# রবীক্র রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ড

क्रिश्रियोग्य मिस्स्य क्रिक्टी क्रिश्रियोग्य क्रिक्टिया क्रिक्टिय



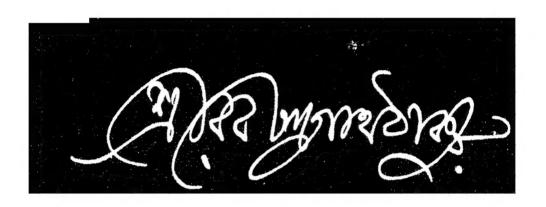



# রবীন্দ্র-রচনাবলী

ষষ্ঠ খণ্ড নাটক



পশ্চিমবঙ্গ সরকার

#### প্রকাশ ফাল্গন্ন ১৩৯১ মার্চ ১৯৮৫

#### সম্পাদকমণ্ডলী

#### শ্রীপ্রভাতকুমার মনুখোপাধ্যায়

সভাপতি

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন শ্রীক্ষর্নদরাম দাশ শ্রীভবতোষ দত্ত শ্রীঅর্নকুমার মুখোপাধ্যায় পর্বলনবিহারী সেন শ্রীভূদেব চৌধর্রী শ্রীনেপাল মজনুমদার শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক

শ্রীশন্ভেন্দ্রশেখর মন্খোপাধ্যায় সচিব

প্রকাশক শিক্ষাসচিব। পশ্চিমবঙ্গ সরকার মহাকরণ। কলিকাতা ৭০০০০১

মনুদ্রাকর শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড (পশ্চিমবঞ্গ সরকারের একটি সংস্থা) ৩২ আচার্য প্রফর্জ্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা ৭০০ ০০১

### স্চীপত্ত

| <u> নিবেদন</u>                           | [9]         |
|------------------------------------------|-------------|
| নাটক খব্দবয় প্রসংগাে সম্পাদকীয় মন্তব্য | [ & ]       |
| চিরকুমার- <b>সভা</b>                     | >           |
| শোধবোধ                                   | 200         |
| নটীর পূজা                                | 282         |
| শেষ বর্ষণ                                | 599         |
| রন্তকরবী                                 | 292         |
| নবীন                                     | ২৩৭         |
| কালের যাত্রা                             | २७१         |
| র্থের র্মশ ২৬১                           |             |
| কবির দীক্ষা ২৮৫                          |             |
| পরিশিষ্ট : রথযাতা ২৯৩                    |             |
| চণ্ডালিকা                                | ৩০৫         |
| তাসের দেশ                                | ৩২৩         |
| ব <b>াঁশরি</b>                           | ৩৫৩         |
| শ্রাবণগাথা                               | ৩৮৯         |
| ন্ত্যনাট্য চিত্রাজ্গদা                   | 800         |
| ন্তানাট্য চন্ডালিকা                      | 852         |
| ন্তানাট্য মায়ার খেলা                    | 88৯         |
| भागा                                     | 866         |
| পরিশিষ্ট : পরিশোধ ৪৮১                    |             |
| মুক্তির উপায়                            | 8%0         |
| পরিশিষ্ট : ১                             |             |
| গ্ <sub>ৰ</sub> ব্ <sub>ৰ</sub>          | ৫১৯         |
| অর্পরতন                                  | ৫৪১         |
| পরিশিষ্ট : শাপমোচন ৫৮৭                   |             |
| <b>अन्ट</b> नार                          | ৬১১         |
| শেষরক্ষা                                 | <b>৬</b> 89 |
| পরিত্রাণ                                 | ৬৯৯         |
| তপতী                                     | 986         |
| পরিশিষ্ট: ২                              |             |
| ভন্সবৃদ্                                 | 922         |
| র্মুচ•ড                                  | 222         |
| কাল-মৃগ্য়া                              | 282         |
| নলিনী                                    | ৯৫৭         |
| প্রথম ছত্ত্রের স্টী                      | ৯৭৩         |

## চিত্রস্কী

সম্ম্খীন প্ষ্ঠা

| ম্খপত্র |
|---------|
|         |
|         |
| 282     |
| \$8¢    |
| 590     |
| ৩২৩     |
| 808     |
|         |
| ২৩৪     |
|         |
| 989     |
| ৮১৫     |
|         |

#### নিবেদন

কোনো প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যিকের রচনাবলী প্রকাশ, বিশেষত যাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ কোনোক্রমেই দুর্লভ হয়ে ওঠে নি, সচরাচর সরকারী প্রকাশন উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত হয় না। সেই নির্ভাচনায় বর্তমান রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের উদ্যোগ সরকারী কার্যক্রমের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। ১৯৬১ সালে তদানীন্তন রাজ্য সরকার স্বলভ মূল্যে রবীন্দ্র-রচনাবলীর যে-সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন তার একটি বিশেষ উপলক্ষ ছিল দেশব্যাপী কবির জন্মশতবর্ষপ্তি উৎসব। কিন্তু এবারের রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের পটভূমিকায় কোনো উৎসবের পরিবেশ নেই, বরং এক বিপরীত প্রয়োজনের ত্যাগিদেই বর্তমান রাজ্য সরকার এই রচনাবলী প্রকাশের সিন্ধান্ত নিয়েছেন। আজ দেশব্যাপী যে-সংকীর্ণ তাবাদ, বিচ্ছিলতাবােধ এবং স্কৃথ জীবনের পরিপন্থী দ্রানত মূল্যবােধ আমাদের মানবিক আবেদনকে ক্র্রা করতে উদ্যত, সেখানে রবীন্দ্রনাথ আমাদের পরম অবলন্বন। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের রচনা বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে পেণ্ডছে দেবার এই আয়ােজন।

অপর দিকে বিপুল আয়তন রবীনদ্রমাহিত্যের সামগ্রিক সংকলন অদ্যাবিধি সম্পূর্ণ হয় নি। অথচ যাঁরা রবীনদ্রনাথের জীবিতকাল থেকে রবীন্দ্রসাহিত্য সংকলন ও প্রকাশ-কর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সোভাগ্যক্রমে তাঁদের মধ্যে করেকজন প্রধান পূর্ব এখনো এই সংকলন কার্যে নিরত রয়েছেন। তাঁদের সহায়তায় রবীন্দ্র-রচনাবলীর এই সংস্করণ প্রকাশের মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকার রবীন্দ্র-রচনা সংকলনের কাজকে যতদ্বে সাধ্য সম্পূর্ণ করে ত্লতে সচেণ্ট হয়েছেন। রবীন্দ্র-রচনা রক্ষা, সংকলন এবং স্কুস্পাদিতভাবে প্রকাশ করার গ্রুর্ দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পরবতীকালের উপরেই বিশেষভাবে নাসত। যতই কালক্ষেপ ঘটবে ততই রবীন্দ্র-রচনার সম্পূর্ণ সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ জটিল ও কঠিন হয়ে পড়বে।

রাজ্য সরকার এ-যাবং অসংকলিত রচনা-সংবালত বর্তমান রচনাবলী প্রকাশের উদ্দেশ্যে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করে তাঁদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আনুমানিক যোলো খণ্ডে এই রচনাবলী প্রকাশের আয়োজন করেছেন।

কেবল এ-যাবং অসংকলিত রচনা সংকলন নয়, অদ্যাবিধ প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনায় পাঠের বিভিন্নতা হেতু অচিরে যে-জটিল সমস্যা স্থিতর আশত্কা রয়েছে সে-কারণেও আদর্শ পাঠ-সংবলিত রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সকলেই অন্বভব করবেন। বর্তমান রচনাবলী এই দিক দিয়ে ভাবীকালের কাজকে বহুলাংশে স্কাম করে তুলবে আশা করা যায়। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ৫০ বংসর পর, ১৯৯১ সালে কপিরাইট উত্তীর্ণ হবার প্রের্ব রবীন্দ্র-রচনার পাঠ ও সম্পাদনাকর্মে যে-যত্ন প্রত্যাশিত সে-বিষয়ে সম্পাদক-মত্লী বিশেষভাবে অবহিত।

রাজ্য সরকার সাধারণ পাঠকের সীমিত ক্রয়ক্ষমতার কথা চিন্তা করে এবং একই সঙ্গে প্রকাশন সোন্ঠিব ও সম্পাদনার মান অক্ষ্মল রেখে এই রচনাবলী প্রকাশের পরিকলপনা করেছেন। কাগজ মুদ্রণ ইত্যাদির দুমল্লাতা সত্ত্বেও রচনাবলীর দাম সাধারণ পাঠকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে রাজ্য সরকার সরকারী তহবিল থেকে যথেষ্ট পরিমাণ অনুদানের ব্যবস্থা করেছেন।

মানবিক ম্ল্যবোধের কঠিন পরীক্ষার দিনে সংঘবন্ধ জনশক্তি আজ 'মন্যাত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে' না মেনে নিয়ে স্মুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে অপ্গীকারবন্ধ, রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী তাঁদের শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হলে রাজ্য সরকারের এই প্রকল্প সার্থক বলে বিবেচিত হবে। বর্তমান খণ্ডের প্রস্তুতিপবে সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য পর্নালনবিহারী সেনের জীবনাবসান ঘটেছে। রচনাবলীর বর্তমান সংস্করণের স্টুনা থেকে পরিকল্পনা এবং সম্পাদনাকর্মে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। শোকার্তচিত্তে আমরা সে কথা সমরণ করি।

#### কৃতজ্ঞতাস্বীকার

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন, কলাভবন। শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা শ্রীবিশ্বর্প বস্থ শ্রীকানাই সামন্ত

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ড সম্পাদনকার্যে সম্পাদকমণ্ডলীর সহায়কবর্গের নিণ্ঠা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকাশ-ব্যাপারে পশ্চিমবংগ সরকারের ও ন্দ্রণকার্যে শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেডের কমীর্গণ সহযোগিতা ও বিশেষ শ্রমস্বীকার করেছেন। সম্পাদনা, ম্দ্রণ সোণ্ঠব, বিশেষত চিত্র নির্বাচন ইত্যাদি ব্যাপারে যাঁদের ম্ল্যুবান প্রামশ্র ও নির্দেশ পাওয়া গিয়েছে তাঁদের কাছেও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

#### 'নাটক' খন্ডদ্বয় প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় মন্তব্য

'আমার সমদত কাবাপ্রন্থ একর প্রকাশিত হইল'— ১৮৯৬ সালে সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশিত 'কাব্য গ্রন্থাবলী'র ভূমিকায় এই উল্লেখ থাকলেও সন্ধ্যাসংগীতের প্রে রচিত কোনো কাব্যগ্রন্থ স্বতন্ত্রভাবে এ গ্রন্থাবলীতে স্থান পায় নি। 'কৈশোরক' আখ্যায় সন্ধ্যাসংগীত-প্রেবিতী পর্যায়ের কিছ্ম কবিতা সংকলিত হলেও নাটক সংকলন ক্ষেত্রে ভিন্ন বিচার দেখা যায়। 'বালমীকিপ্রতিভা গীতিনাট্য লেখকের বালারচনা' হওয়া সত্ত্বেও 'গ্রন্থাবলীর অসম্পূর্ণ'তা নিবারণার্থে গ্রন্থে স্থান' পেয়েছিল। পরবতী সংকলনগ্রন্থগ্র্লিতেও বালমীকিপ্রতিভা গ্রহীত হয়েছে। এমন-কি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারেও বালমীকিপ্রতিভা প্রশ্নপ্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু বালমীকিপ্রতিভার পরে রচিত ভংনহন্যর (১৮৮১), র্মুচ্রুড (১৮৮১), কাল-ম্গ্রা (১৮৮২) এবং নালনী (১৮৮৪) পরবতীকালে আর স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয় নি। 'কাব্য গ্রন্থাবলী'-তেও সংকলিত হয় নি, এগ্র্লি সংকলনযোগ্য বলে প্রথম বির্বোচ্ত হয় বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ডে (১৯৪০)।

রচনাবলীর বর্তমান সংস্করণে নাটক খণ্ডদ্বয়ে (পণ্ডম ও ষষ্ঠ) 'বাল্মীকিপ্রতিভা' থেকে 'ম্ব্রির উপায়' পর্যতে নাটকসম্হ গ্রন্থপ্রকাশের কালান্ক্রমে সংকলিত। কেবল যে-সকল নাটক পরবতীকালে অভিনয়যোগ্য সংস্করণহেতু অথবা সংশোধনের উদ্দেশ্যে পর্বাল্থিত ও ন্তন নামে প্রচারিত হয়েছে সেই র্পান্তরিত নাটকগর্লি এবং উপরে বর্ণিত অচলিত সংগ্রহভুক্ত চারটি নাটক দ্বিট পৃথক পরিশিণ্ডে সংকলিত হয়েছে। ন্তানাট্যব্লির ক্ষেত্রে একই আখ্যানভিত্তিতে প্রে নাটক রচিত হলেও গঠন বিচারে পৃথক নাটক বিধায় এগর্লি র্পান্তরিত নাটকর্পে বিবেচিত হয় নি। বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে কোনো কোনো নাটকের অব্যবহিত পরিশিণ্ডে সেই নাটকের আদির্প, অভিনয়পত্রীর পাঠ বা একই আখ্যানের আভাসে রচিত নাটক সংযোজিত: এই প্রসঙ্গে নবীনের পরিশিন্ত উল্লেখযোগ্য। 'কালের যাত্রা'র পরিশিণ্ডে সাম্বিরুপত্রে প্রকাশত 'রথের রশি'র আদির্প 'রথযাত্রা' সংকলিত। 'শ্যামা'র পরিশিণ্ডে 'পরিশোধ' কবিতা অবল্ম্বনে রচিত 'শ্যামা' ন্তানাট্যের আদির্প 'পরিশোধ (নাট্যগীতি)' সংকলিত। এবং প্রথম 'পরিশিন্ত' ভুক্ত 'অর্পরতন'-এর পরিশিন্ত 'একই আখ্যানের আভাসে রচিত 'শাপমোচন' এবং তার সংযোজনে নাটিকাটির জন্য বিশেষভাবে রচিত দশ্টি গান সংকলিত।

বর্তমান রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে সম্পাদকীয় নিবেদনে বলা হয়েছে, 'এ-যাবং প্রকাশিত সংস্করণসমূহে রচনার পাঠে যে বিভিন্নতা দেখা যায় তা যতদ্র সাধ্য নিরসনের' চেন্টা করা হবে। নাটকের ক্ষেত্রে পাঠের বিভিন্নতা কোনো কোনো স্থলে প্রায় স্বতন্ত্র নাটকের রূপ নিয়েছে। নাটকের খণ্ডান্বয়ে বিভিন্ন নাটকের স্চুনায় প্রয়োজনবাধে প্রকাশের ইতিহাসসহ পাঠসংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য তথ্য সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। পাঠান্তর বিষয়ক বিস্তৃত বিবরণ গ্রন্থপরিচয়' অংশে লিপিবন্দ হবে আশা করা যায়। এখানে অনুসন্ধিংস্কু পাঠকের জন্য করেকটি নাটকের প্রসংগ্য কিঞ্ছি বিশ্বদ মন্তব্য করা হল।

গ্রন্থাকারে নাটকগৃলির প্রকাশ বর্ষ প্রত্যেকটি নাটকের আখ্যাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।
বাল্মীকিপ্রতিভার দ্বিতীয় সংস্করণের (১৮৮৬) পাঠ পরবতীকালে অনুস্ত হয়েছে,
কিন্তু প্রথম সংস্করণের পাঠের স্বাতন্ত্র্য বিচারে এই পাঠটি রবীন্দ্রনাথের জীবন্দশায়
অচলিত সংগ্রহের প্রথম খন্ডে পরিশিন্টর্পে মুর্দ্রিত। বর্তমান সংস্করণের 'গ্রন্থপরিচয়'
অংশে এই প্রথম সংস্করণের পাঠিট সংকলন করা হবে।

কতকগর্নল গান বজন করে এবং পরবতী কালে রচিত গান যোগ করে ১৩৪৫ বঙ্গান্দে রবীন্দ্রনাথ 'মায়ার খেলা'র যে ন্তন ন্তানাটা সংস্করণ প্রস্তুত করেন অংশত তা অভিনীত হয়েছিল: এটি 'ন্তানাটা মায়ার খেলা' নামে কালান্ক্রমে ষণ্ঠ খন্ডে ধথাস্থানে সংকলিত হল। 'শারদোৎসবে'র প্রথম অভিনয় উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে একটি 'নান্দী' রচনা করেন, স্বতন্ত্র গ্রন্থে অসংযোজিত তার পাণ্ডুলিপিচিত্র পণ্ডম খণ্ডে শারদোৎসবের স্ট্রনায় মৃদ্রিত হল। পরবর্তীকালে শারদোৎসবের অপর অভিনয়কালে রবীন্দ্রনাথ যে ভূমিকা লিখেছিলেন তা শারদোৎসবে সংযোজিত না হলেও তার বহুল পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ 'ঋণশোধে'র 'ভূমিকা' অংশ।

অভিনয়ের কারণে প্রস্তুত 'রাজা ও রানী'র 'যথাসম্ভব সংক্ষিপত ও পরিবর্তিত' রূপ 'ভৈরবের বলি' গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় নি। তবে 'রাজা ও রানী'র সংশোধিত কপির স্চনায় যে ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ লিখে দেন তার পান্ডুলিপিচিগ্র 'তপতী'র স্চনায় সন্নিবেশিত হল। 'ভৈরবের বলি'র জন্য 'রাজা ও রানী'র সংশোধন ও পরিবর্ধনের বিবরণ 'গ্রন্থপরিচয়' অংশে লিপিবন্ধ হবে আশা করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর পাশ্চুলিপি পর্যালোচনার ফলে যে কর্মটি উপন্যাসের নাট্যর্প প্রকাশিত হয়েছে তা বর্তমান নাটক খণ্ডদ্বয়ের অন্তর্ভক্ত হল না।

৭ মার্চ ১৯৮৫

প্রভাতকুমার ম,খোপাধাায় সভাপতি সম্পাদকমণ্ডলী

# চিরকুমার-সভা

প্রকাশ: ১৯২৬

ভারতী (১৩০৭-০৮)-তে প্রকাশিত 'চিরকুমার-সভা' উপন্যাস রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী (১৩১১)-ভুক্ত হয় এবং পরে 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' নামে স্বতন্ত্র পা্স্তকাকারে (গদ্যগ্রন্থাবলী ৮, ১৩১৪) প্রকাশিত।

উপন্যাসটির কিছ্ অংশের পরিবর্তন, কিছ্ সংযোজন এবং অনেকগ্রনি নতুন গান যুক্ত হয়ে 'চিরকুমার-সভা' নাটকটির প্রকাশ ১৩৩২ বঙ্গান্দে। 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' গ্রন্থাকারে আর প্রচলিত না থাকায় এর কিছ্ বর্ণনাংশ নাটকে সংকলিত হয়েছিল। বিশ্বভারতী-রচনাবলীতে উপন্যাস ও নাটক দ্বিট গ্রন্থই অনতর্ভুক্ত হওয়ার ফলে সেই বর্ণনাংশ নাটকে বজিত হয়। একই কারণে বর্তমান সংস্করণে এই পাঠ অনুসূত।

কবির জীবন্দশায় প্রকাশিত কোনো সংস্করণে নাটকের ন্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দ্শ্যে মণ্ডনির্দেশে প্রণেরি প্রবেশের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ঐ দ্শো শ্রীশ এবং বিপিনের সংলাপ থেকে মনে হয় দ্শ্যের প্রথমাবিধি পূর্ণ উপস্থিত নেই। একটি প্রোঢ় ব্যক্তির প্রবেশ এবং চন্দ্রমাধববাব্র প্রবেশ-এর মধাবতী কোনো সময়ে প্রণের প্রবেশ।

চিরকুমার-সভার কোনো পাণ্ডুলিপি দেখা যায় নি।

#### নাটকের পাত্রপাত্রীগণ

চন্দ্রমাধববাব্ কলিকাতার কোনো কলেজের অধ্যাপক চরকুমার-সভার সভাপাত শ্রীশ, বিপিন, পূর্ণ চিরকুমার-সভার সভাগণ

অক্ষয়কুমার জগন্তারিণীর বড়ো জামাতা

রসিকদাদা জগত্তারিণীর দ্রসম্পকীয়ি খুড়া

বনমালী ঘটক গ্রের্দাস ওস্তাদ

দার্কেশ্বর, মৃত্যুঞ্জয় কুলীন যুবকদ্বয়

জগত্তারিণী বিধবা হিন্দু মহিলা

প্রবালা জগত্তারিণীর জ্যেষ্ঠা কন্যা, অক্ষয়কুমারের দ্বী

শৈলবালা জগন্তারিণীর বিধবা কন্যা

ন্পবালা, নীরবালা জগত্তারিণীর দুই অবিবাহিতা কন্যা

নির্মলা চন্দ্রমাধববাব্র অবিবাহিতা ভাগিনেয়ী

#### প্রথম অঙক

#### প্রথম দুশ্য

#### অক্ষয়ের বৈঠকখানা

#### অক্ষয় ও পারবালা

পরেবালা। তোমার নিজের বোন হলে দেখতুম কেমন চুপ করে বসে থাকতে। এত দিনে এক-একটির তিনটি চারটি করে পাত্র জুটিয়ে আনতে। ওরা আমার বোন কিনা—

আক্ষয়। মানবচরিত্রের কিছুই তোমার কাছে লুকোনো নেই। নিজের বোনে এবং স্থার বোনে যে কত প্রভেদ তা এই কাঁচা বয়সেই বুঝে নিয়েছ। তা ভাই, স্বশ্বের কোনো কন্যাটিকেই পরের হাতে সমর্পণ করতে কিছুতেই মন সরে না— এ বিষয়ে আমার ঔদার্যের অভাব আছে তা স্বাকার করতে হবে।

প্রবালা। দেখো, তোমার সংখ্য আমার একটা বন্দোবস্ত করতে হচ্ছে।

অক্ষয়। একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তো মন্ত্র পড়ে বিবাহের দিনেই হয়ে গেছে, আবার আর একটা।

প্রবালা। ওংগা, এটা তত ভয়ানক নয়। এটা হয়তো তেমন অসহ্য না হতেও পারে। অক্ষয়। সখী, তবে খুলে বলো।

#### গান

কী জানি কী ভেবেছ মনে,
খুলে বলো ললনে।
কী কথা হায় ভেসে হায় ওই
ছলছল নয়নে।

পরবালা। ওস্তাদজি, থামো। আমার প্রস্তাব এই যে দিনের মধ্যে একটা সময় ঠিক করো যথন তোমার ঠাট্টা বন্ধ থাকবে, যখন তোমার সংখ্যে দুটো-একটা কাজের কথা হতে পারবে।

অক্ষা। গরীবের **ছেলে, স্থাকি** কথা বলতে দিতে ভর**সা** হয় না, পা**ছে** খপ<sup>্</sup> করে বাজ**্**বন্ধ চেয়ে বসে।

#### গান

পাছে চেয়ে বসে আমার মন আমি তাই ভয়ে ভয়ে থাকি। পাছে চোখে চোখে পড়ে বাঁধা আমি তাই তো তুলি নে আঁখি।

প্রবালা। তবে যাও।

অক্ষয়। না না, রাগারাগি না। আচ্ছা, যা বল তাই শ্নেব। খাতায় নাম লিখিয়ে তোমার ঠাট্টানিবারণী সভার সভ্য হব। তোমার সামনে কোনো রকমের বেয়াদিব করব না। তা, কী কথা হচ্ছিল। শ্যালীদের বিবাহ। উত্তম প্রস্তাব।

প্রবালা। দেখো, এখন বাবা নেই। মা তোমারই মুখ চেয়ে আছেন। তোমারই কথা শ্নে

এখনো তিনি বেশি বয়স পর্য কত মৈরেদের লেখাসড়া শেখাচ্ছেন। এখন যদি সংপাত্র না জ্বিটিয়ে দিতে পার তা হলে কী অন্যায় হবে ভেবে দেখো দেখি।

অক্ষয়। আমি তো তোমাকে বলেইছি তোমরা কোনো ভাবনা কোরো না। আমার শ্যালী-পতিরা গোকুলে বাড়ছেন।

প্ররবালা। গোকুলটি কোথায়।

আক্ষয়। যেখান থেকে এই হতভাগ্যকে তোমার গোষ্ঠে ভর্তি করেছ। আমাদের সেই চিরকুমার-সভা।

প্রবালা। প্রজাপতির সঙ্গে তাদের যে লড়াই।

আক্ষয়। দেবতার সংগ্য লড়াই করে পারবে কেন। তাঁকে কেবল চটিয়ে দেয় মাত্র। সেইজন্যে ভগবান প্রজাপতির বিশেষ ঝোঁক ঐ সভাটার উপরেই। সরা-চাপা হাঁড়ির মধ্যে মাংস যেমন গ্রেম গ্রেম সিম্ধ হতে থাকে প্রতিজ্ঞার মধ্যে চাপা থেকে সভ্যগর্লিও একেবারে হাড়ের কাছ পর্যক্তন্ম হয়ে উঠেছেন, দিব্যি বিবাহযোগ্য হয়ে এসেছেন—এখন পাতে দিলেই হয়। আমিও তো এক কালে ঐ সভার সভাপতি ছিল্ম।

প্রবালা। তোমার কী রকম দশাটা হয়েছিল।

অক্ষয়। সে আর কী বলব। প্রতিজ্ঞা ছিল দ্বী শব্দ পর্যাদত মুখে উচ্চারণ করব না, কিন্তু শেষকালে এমনি হল যে মনে হত শ্রীকৃষ্ণের ষোলো-শো গোপিনী যদি-বা সম্প্রতি দুব্পাপ্য হন অন্তত মহাকালীর চৌষট্টি হাজার যোগিনীর সন্ধান পেলেও একবার পেট ভরে প্রেমালাপটা করে নিই— ঠিক সেই সময়টাতেই তোমার সংশ্যে সাক্ষাং হল আর-কি।

পরবালা। চৌষটি হাজারের শখ মিটল?

আক্ষয়। সে আর তোমার মুখের সামনে বলব না। জাঁক হবে। তবে ইশারায় বলতে পারি, মা কালী দয়া করেছেন বটে।

প্রবালা। তবে আমিও বলি, বাবা ভোলানাথের নন্দীভৃণগীর অভাব ছিল না, আমাকে ব্রিথ তিনি দয়া করেছিলেন।

অক্ষয়। তা হতে পারে, সেইজন্যেই কার্তিকটি পেয়েছ।

প্রবালা। আবার ঠাট্টা শ্রু হল?

অক্ষয়। কার্তিকের কথাটা বৃঝি ঠাট্রা? গা ছ্ব্রুয়ে বলছি, ওটা আমার অন্তরের বিশ্বাস।

#### শৈলবালার প্রবেশ

শৈলবালা। মুখ্রজেমশার, এইবার তোমার ছোটো দ্বিট শ্যালীকে রক্ষা করো। অক্ষয়। যদি অরক্ষণীয়া হয়ে থাকেন তো আমি আছি। ব্যাপারটা কী।

শৈলবালা। মার কাছে তাড়া খেয়ে রসিকদাদা কোথা থেকে একজোড়া কুলীনের ছেলে এনে হাজির করেছেন, মা স্থির করেছেন তাদের সংগাই তাঁর দুই মেয়ের বিবাহ দেবেন।

অক্ষয়। ওরে বাস রে! একেবারে বিয়ের এপিডেমিক! শ্লেগের মতো! এক বাড়িতে একসপ্পে দ্বই কন্যেকে আক্রমণ! ভয় হয় পাছে আমাকেও ধরে।

#### গান

বড়ো থাকি কাছাকাছি, তাই ভয়ে ভয়ে আছি।

নয়ন বচন কোথায় কখন বাজিলে বাঁচি না-বাঁচি।

শৈলবালা। এই কি তোমার গান গাবার সময় হল।

অক্ষয়। কী করব ভাই। রোশনচৌকি বাজাতে শিখি নি, তা হলে ধরতুম। বল কী। শ্ভকর্ম! দুই শ্যালীর উদ্বাহবন্ধন! কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন।

শৈলবালা। বৈশাখ মাসের পর আসছে বছরে অকাল পড়বে, আর বিয়ের দিন নেই। পুরবালা। তোরা আগে থাকতে ভাবিস কেন শৈল, পাত্র আগে দেখা যাক তো।

#### জগত্তারিণীর প্রবেশ

জগত্তারিণী। বাবা অক্ষয়।

অক্ষয়। কীমা।

জগত্তারিণী। তোমার কথা শানে আর তো মেয়েদের রাখতে পারি নে।

देशनवाना। स्वाराप्तत ताथराज भात ना वरलाई कि स्वाराप्तत स्वरण स्वरं मा।

জগন্তারিণী। ঐ তো! তোদের কথা শ্রনলে গায়ে জরর আসে। বাবা অক্ষয়, শৈল বিধবা মেয়ে, ওকে এত পড়িয়ে, পাস করিয়ে, কী হবে বলো দেখি। ওর এত বিদোর দরকার কী।

অক্ষয়। মা, শাস্ত্রে লিখেছে, মেরেমান্বের একটা-না-একটা কিছ্ উৎপাত থাকা চাই—হয় দ্বামী, নয় বিদ্যে, নয় হিদ্টিরিয়া। দেখো-না, লক্ষ্মীর আছেন বিষ্ণু, তাঁর আর বিদ্যের দরকার হয় নি. তাই দ্বামীটিকে এবং পে'চাটিকে নিয়েই আছেন; আর সরস্বতীর দ্বামী নেই, কাজেই তাঁকে বিদ্যে নিয়ে থাকতে হয়।

জগন্তারিণী। তা, যা বল বাবা, আসছে বৈশাখে মেয়েদের বিয়ে দেবই।

প্রবালা। হাঁ মা, আমারও সেই মত। মেয়েমান্ধের সকাল সকাল বিয়ে হওয়াই ভালো। অক্ষয়। (জনাশ্তিকে) তা তো বটেই। বিশেষত যখন একাধিক স্বামী শাস্তে নিষেধ তখন সকাল সকাল বিয়ে করে সময়ে প্রয়িয়ে নেওয়া চাই।

প্রবালা। আঃ কী বকছ। মা শ্নতে পাবেন।

জগত্তারিণী। রসিককাকা আজ পাত্র দেখাতে আসবেন। তা, চল্ মা পর্রি, তাদের জলখাবার ঠিক করে রাখি গে।

[জগতারিশী ও পরবালার প্রস্থান

শৈলবালা। আর তো দেরি করা যায় না মুখুন্জেমশায়। এইবার তোমার সেই চিরকুমার-সভার বিপিনবাব, শ্রীশবাব,কে বিশেষ একটা তাড়া না দিলে চলছে না। আহা, ছেলে দ্বটি চমংকার! আমাদের নেপো আর নীরর সঙ্গে দিবিয় মানায়। তুমি তো চৈত্রমাস যেতে না-যেতে আপিস ঘড়ে করে সিমলে যাবে, এবারে মাকে ঠেকিয়ে রাখা শক্ত হবে।

অক্ষয়। কিন্তু, তাই বলে সভাটিকে হঠাৎ অসময়ে তাড়া লাগালে যে চমকে যাবে। ডিমের খোলা ভেঙে ফেললেই কিছু পাখি বেরোয় না। যথোচিত তা দিতে হবে, তাতে সময় লাগে।

শৈলবালা। বেশ তো, তা দেবার ভার আমি নেব মুখ্রজ্জেমশায়।

অক্ষয়। আর-একট্ব খোলসা করে বলতে হচ্ছে।

শৈলবালা। ঐ তো দশ নম্বরে ওদের সভা? আমাদের ছাদের উপর দিয়ে দেখন-হাসির বাড়ি পেরিয়ে ওখানে ঠিক যাওয়া যাবে। আমি প্রেয়ুষবেশে ওদের সভার সভা হব, তার পরে সভা কতদিন টেকে আমি দেখে নেব।

অক্ষয়। তা হলে জন্মটা বদলে নিয়ে আর-একবার সভ্য হব। একবার তোমার দিদির হাতে নাকাল হয়েছি, এবার তোমার হাতে। কুমার হবার স্ব্রুটাই ঐ—কটাক্ষবাণগ্র্লাকে লক্ষ্যভেদ করবার স্ব্রোগ দেওয়া যায়।

শৈলবালা। ছি মুখুৰেজমশায়, তুমি সেকেলে হয়ে যাচ্ছ। ঐ-সব নয়নবাণ-টানগৰুলোর এখন কি আর চলন আছে। যুশ্ধবিদ্যার যে এখন অনেক বদল হয়ে গেছে।

#### न्शवामा ७ नौत्रवामात्र श्रातम

ন্প শাস্ত স্নিশ্ব, নীর তাহার বিপরীত—কোতুকে এবং চাণ্ডল্যে সে সর্বদাই আন্দোলিত নীরবালা। (শৈলকে জড়াইয়া ধরিয়া) মেজদিদিভাই, আজ কারা আসবে বলু তো। মৃত্যুঞ্জয় চুপ করিয়া রহিল

দার,কেশ্বর। তা নয় তো কী। শ্বভস্য শীঘং। অক্ষয়। (গশ্ভীর হইয়া) মুগি না মটন?

ম্তুঞ্গ অবাক হইরা মাথা চুলকাইতে লাগিল
দার কেশ্বর কিছু না ব্বিয়া অপরিমিত হাসিতে আরম্ভ করিল
আারে মশায়, নাম শ্নেই হাসি। তা হলে তো গন্ধে অজ্ঞান এবং পাতে পড়লে মারাই যাবেন। তা,
যেটা হয় মনস্থির করে বল্নে— মুগি হবে না মটন হবে।

তখন দ্জনে ব্ঝিল আহারের কথা হইতেছে। ভীর্ মৃত্যুঞ্জর নির্ব্তর হইয়া ভাবিতে লাগিল, দার্কেশ্বর লালায়িত রসনায় একবার চারি দিকে চাহিয়া দেখিল

ভয় কিসের মশায়। নাচতে বসে ঘোমটা?

দার্কেশ্বর। (দৃই হাতে দৃই পা চাপড়াইয়া, হাসিয়া) তা ম্রিই ভালো, কট্লেট, কীবলেন।

মৃত্যুঞ্জয়। (সাহস পাইয়া) মটনটাই বা মন্দ কী ভাই। চপ!

অক্ষর। ভর কী দাদা, দ্ব-ই হবে। দোমনা করে থেয়ে স্ব্থ হয় না। (চাকরকে ডাকিয়া) ওরে, মোড়ের মাথায় যে হোটেল আছে সেখান থেকে কলিমন্দি খানসামাকে ডেকে আন্ দেখি। (ব্রুড়ো আঙ্বল দিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের গা টিপিয়া মৃদ্ব-বরে) বিয়ার না শেরি?

মৃত্যুঞ্জর লাম্পিত হইয়া মৃথ বাঁকাইল দার্কেশ্বর। হৃইস্কির বন্দোবস্ত নেই বৃ্ঝি? অক্ষয়। (পিঠ চাপড়াইয়া) নেই তো কী। বে°চে আছি কী করে।

গান

অভয় দাও তো বলি আমার wish কী—
একটি ছটাক সোডার জলে পাকি তিন পোয়া হ্বইন্ফি।

ক্ষীণপ্রকৃতি মৃত্যুঞ্জয়ও প্রাণপণে হাস্য করা কর্ত**া বোধ করিল** এবং দার্কেশ্বর ফস করিয়া একটা বই টানিয়া লইয়া টপাটপ বাজাইতে আরম্ভ করিল দার্কেশ্বর। দাদা, ওটা শেষ করে ফেলো।

গান

অভয় দাও তো বলি আমার wish কী— অক্ষয়। (মৃত্যুঞ্জয়কে ঠেলা দিয়া) ধরো-না হে, তুমিও ধরো।

সলম্ভ মৃত্যুঞ্জর নিজের প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য মৃদ্যুস্বরে যোগ দিল
অক্ষর ডেস্ক চাপড়াইয়া বাজাইতে লাগিলেন—এক জারগায় হঠাং থামিরা, গম্ভীর হইরা
হাঁ, হাঁ, আসল কথাটা জিজ্ঞাসা করা হয় নি। এ দিকে তো সব ঠিক, এখন আপনারা কী হলে রাজি হন।

দার্কেশ্বর। আমাদের বিলেতে পাঠাতে হবে।

আক্ষয়। সে তো হবেই। তার না কাটলে কি শ্যান্সেনের ছিপি খোলে। দেশে আপনাদের মতো লোকের বিদোব্দিধ চাপা থাকে, বাঁধন কাটলেই একেবারে নাকে মুখে চোখে উছলে উঠবে। দার্কেশ্বর। (অত্যন্ত খ্নিশ হইরা অক্ষরের হাত চাপিয়া ধরিয়া) দাদা, এইটে তোমাকে করে দিতেই হচ্ছে। ব্রুখলে?

অক্ষয়। সে কিছুই শক্ত নয়। কিন্তু ব্যাপ্টাইজ্ আজই তো হবেন?

দার্কেশ্বর। (হাসিতে হাসিতে) সেটা কিরকম।

অক্ষয়। (কিণ্ডিং বিস্ময়ের ভাবে) কেন, কথাই তো আছে, রেভারেন্ড বিশ্বাস আজ রাত্রেই আস্ছেন। ব্যাপটিজ্ম না হলে তো ক্লিশ্চান মতে বিবাহ হতে পারে না।

মৃত্যুঞ্জয়। (অত্যুক্ত ভীত হইয়া) ক্লিশ্চান মতে কী মশায়।

অক্ষয়। আপনি যে আকাশ থেকে পড়লেন। সে হচ্ছে না—ব্যাপটাইজ ্যেমন করে হাকে, আজ রাত্রেই সারতে হচ্ছে। কিংকুতেই ছাড়ব না।

মৃত্যুঞ্জয়। আপনারা ক্রিশ্চান নাকি।

অক্ষয়। মশায়, ন্যাকামি রাখন। যেন কিছই জানেন না।

মৃত্যুঞ্জয়। (অত্যন্ত ভীতভাবে) মশায়, আমরা হি'দ্ব, রাহ্মণের ছেলে, জ্বাত খোয়াতে পারব না।

আক্ষয়। (হঠাৎ অত্যন্ত উম্ধতস্বরে) জাত কিসের মশায়। এ দিকে কলিমন্দির হাতে ম্বর্গি খাবেন, বিলেত যাবেন, আবার জাত?

ম্ত্যুঞ্জয়। (বাস্তসমস্ত হইয়া) চুপ, চুপ, চুপ কর্ন। কে কোথা থেকে শ্নতে পাবে। দার্কেশ্বর। বাস্ত হবেন না মশায়, একট্ব পরামশ করে দেখি।

(মৃত্যুঞ্জয়কে একট্ন অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া) বিলেত থেকে ফিরে সেই তো একবার প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে— তখন ডবল প্রায়শ্চিত্ত করে একেবারে ধর্মে ওঠা যাবে। এ সনুযোগটা ছাড়লে আর বিলেত যাওয়াটা ঘটে উঠবে না। দেখলি তো কোনো শ্বশ্বরই রাজি হল না। আর ভাই, ক্রিশ্চানের হ্বলেয় তামাকই যখন খেলুম তখন ক্রিশ্চান হতে আর বাকি কী রইল।

(অক্ষয়ের কাছে আসিয়া) বিলেত যাওয়াটা তো নিশ্চয় পাকা? তা হলে ক্রিশ্চান হতে রাজি আছি।

ম্ত্যুঞ্র। কিন্তু আজ রাতটা থাক্।

দার,কেশ্বর। হতে হয় তো চট্পট্ সেরে ফেলে পাড়ি দেওয়াই ভালো; গোড়াতেই বলেছি, শ্ভস্য শীন্ত্রং।

#### ইতিমধ্যে অন্তরালে রমণীগণের সমাগম দুই থালা ফল মিন্টাল্ল লুটি ও বরফ-জল লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ

দার্কেশ্বর। কই মশায়, অভাগার অদ্ভেট ম্বিণ বেটা উড়েই গেল নাকি। কট্লেট কোথায়।

অক্ষয়। (মৃদ্বুস্বরে) আজকের মতো এইটেই চল্বক।

দার কেশ্বর। সে কি হয় মশায়। আশা দিয়ে নৈরাশ ? শ্বশ্রবাড়ি এসে মটন চপ থেতে পাব না ? আর, এ যে বরফ-জল মশায়, আমার আবার সদির ধাত, সাদা জল সহ্য হয় না। (গান জন্ডিয়া) অভয় দাও তো বলি আমার wish কী—

অক্ষয়। (মৃত্যুঞ্জয়কে টিপিয়া) ধরো-না হে, তুমিও ধরো-না— চুপচাপ কেন। (গানের উচ্ছনাস , থামিলে আহার-পাত্র দেখাইয়া) নিতান্তই কি এটা চলবে না।

দার্কেশ্বর। (বাস্ত হইয়া) না মশায়, ও-সব রোগীর পথিয় চলবে না। মুর্গি না থেয়েই তো ভারতবর্ষ গেল।

অক্ষয়। (কানের কাছে আসিয়া লক্ষ্মো ঠ্রংরিতে গান)

কত কাল রবে বলো ভারত রে শুধ্য ভাল ভাত জল পথ্য করে। দার্কেশ্বর উৎসাহ-সহকারে গানটা ধরিল এবং মৃত্যুঞ্জয়ও অক্ষয়ের গোপন ঠেলা খাইরা সলক্ষভাবে মৃদ্যু মৃদ্যু যোগ দিতে লাগিল

অক্ষয়। (আবার কানে কানে ধরাইয়া দিয়া)

দেশে অল্লজনের হল ছোর অনটন, ধরো হুইন্ফি-সোডা আর মুর্গি-মটন।

দার্কেশ্বর মাতিয়া উঠিয়া উধর্বস্বরে ঐ পদটা ধরিল এবং অক্ষয়ের ব্ল্ধাণগৃত্তের প্রবল উৎসাহে
মৃত্যুঞ্জয়ও কোনো মতে সপ্তেগ সপ্তেগ বিধা দিয়া গেল

অক্ষয়। (মৃদ্রুস্বরে)

যাও ঠাকুর চৈতন-চুট্কি নিয়া, এসো দাভি নাভি কলিমদিদ মিঞা।

যতই উৎসাহ-সহকারে গান চলিল, স্বারের পার্শ্ব হইতে উস্খ্বস্ শব্দ শোনা যাইতে লাগিল এবং অক্ষয় নিরীহ ভালোমান্র্যিটর মতো মাঝে মাঝে সেই দিকে কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন। এমন সময় ময়লা ঝাড়ন হাতে কলিমদিদ আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল

দার কেশ্বর। (কলিমন্দিকে) এই যে চাচা। আজ রাম্লাটা কী হয়েছে বলো দেখি। অক্ষয়বাব, কারি না কট্লেট।

আক্ষয়। (অন্তরালের দিকে কটাক্ষ করিয়া) সে আপনারা যা ভালো বোঝেন। দার্কেশ্বর। আমার তো মত, রাক্ষণেভ্যো নমঃ বলে সব-কটাকেই আদর করে নিই। অক্ষয়। তা তো বটেই, ওরা সকলেই প্রায়

কলিমন্দি সেলাম করিয়া চলিয়া গেল

অক্ষয়। (কিণ্ডিং গলা চড়াইয়া) মশায়রা কি তা হলে আজ রাত্রেই ক্রিশ্চান হতে চান।
দার্কেশ্বর। আমার তো কথাই আছে, শৃভস্য শীঘং। আজই ক্রিশ্চান হব, এখনই ক্রিশ্চান
হব, ক্রিশ্চান হয়ে তবে অন্য কথা। মশায়, আর ঐ প্ইশাক কলাইয়ের ডাল খেয়ে প্রাণ বাঁচে না।
আন্ন আপনার পাদরি ডেকে।

উচ্চস্বরে গান

যাও ঠাকুর চৈতন-চুট্কি নিয়া, এসো দাড়ি নাড়ি কলিমন্দি মিঞা।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভূতা। (অক্ষয়ের কানে কানে) মাঠাকর<sub>ন</sub> একবার ডাকছেন।

অক্ষয় উঠিয়া স্বারের অস্তরালে গেলে

জগত্তারিশী। এ কী। কাণ্ডটা কী।

অক্ষয়। (গশ্ভীরম্থে) মা সে-সব পরে হবে, এখন ওরা হ্ইন্স্কি চাচ্ছে, কী করি। তোমার পায়ের মালিশ করবার জন্যে সেই-যে রান্ডি এসেছিল, তার কি কিছু বাকি আছে।

জগন্তারিণী। (হতব্দিধ হইয়া) বল কী বাছা। ক্রান্ডি খেতে দেবে?

আক্ষয়। কী করব মা, শ্বনেইছ তো, ওর মধ্যে একটি ছেলে আছে যার জল খেলেই সার্দি হয়, মদ না খেলে আর-একটির মুখে কথাই বের হয় না।

জগতারিণী। ক্রিশ্চান হবার কথা কী বলছে ওরা।

অক্ষয়। ওরা বলছে হি'দ্ হয়ে খাওয়া-দাওয়ার বড়ো অস্ববিধে, প্ইশাক কলায়ের ডাল খেলে ওদের অস্থ করে।

জগন্তারিণী। (অবাক হইয়া) তাই বলে কি ওদের আজ রাতেই মুর্গি খাইয়ে ক্লিশ্চান করবে নাকি।

অক্ষয়। তা, মা, ওরা যদি রাগ করে চলে যায় তা হলে দ্বটি পাত্র এখনই হাতছাড়া হবে। তাই ওরা যা বলছে তাই শ্বনতে হচ্ছে। (প্রবালার প্রতি) আমাকে-সন্মধ মদ ধরাবে দেখছি।

পরবালা। বিদায় করো, বিদায় করো, এথনই বিদায় করো।

জগন্তারিণী। (বাসত হইয়া) বাবা, এখানে মুর্গি খাওয়া-টাওয়া হবে না, তুমি ওদের বিদায় করে দাও। আমার ঘাট হয়েছিল আমি রসিককাকাকে পার সন্ধান করতে দিয়েছিলমা। তাঁর শ্বারা বাদ কোনো কাজ পাওয়া বায়।

্রেমণীগণের প্রস্থান

অক্ষর ঘরে আসিরা দেখেন, মৃত্যুঞ্জর পলারনের উপক্রম করিতেছে এবং দার্কেন্বর হাত ধরিরা তাহাকে টানাটানি করিরা রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। অক্রের অবর্তমানে মৃত্যুঞ্জর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া সন্ত্রুপ্ত হইরা উঠিরাছে

মৃত্যুঞ্জয় । (অক্ষয়কে রাগের স্বরে) না মশায়, আমি ক্লিশ্চান হতে পারব না। আমার বিয়ে করে কাজ নেই।

অক্ষয়। তা মশায়, আপনাকে কে পায়ে ধরাধরি করছে।

দার,কেশ্বর। আমি রাজি আছি মশায়।

অক্ষয়। রাজি থাকেন তো গিজের যান মশায়। আমার সাত প্রেক্ষে ক্লিশ্চান করা ব্যাবসা নয়।

দার্কেশ্বর। ঐ যে কোন্ বিশ্বাসের কথা বললেন—

অক্ষয়। তিনি টেরিটির বাজারে থাকেন, তাঁর ঠিকানা লিখে দিচ্ছি।

দার,কেশ্বর। আর বিবাহটা?

অক্ষয়। সেটা এ বংশে নয়।

দার কেশ্বর। তা হলে এতক্ষণ পরিহাস করছিলেন মশায়? খাওয়াটাও কি-

অক্ষয়। সেটাও এ ঘরে নয়।

দার কেশ্বর। অতত হোটেলে?

অক্ষয়। সে কথা ভালো।

টাকার ব্যাগ হইতে গ্রিটকয়েক টাকা বাহির করিয়া দ্রিটকে বিদায় করিয়া দিলেন। ন্পর হাত ধরিয়া টানিয়া নীরবালা বসশ্তকালের দম্কা হাওয়ার মতে। ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল

नौत्रवाला । भूयुरुष्क्रभभाव, पिषि एठा प्रवित्र रकात्नाधिरकरे वाप पिरठ हान ना।

ন্পবালা। (নীরর কপোলে গ্রুটি দুই-তিন অঙ্গর্দির আঘাত করিয়া) ফের মিথ্যে কথা বলছিস!

অক্ষয়। বাসত হোস নে ভাই, সত্যমিথ্যের প্রভেদ আমি একট্র-একট্র ব্রুতে পারি। নীরবালা। আছো মুখ্বজ্জেমশায়, এ দ্রটি কি রসিকদাদার রসিকতা না আমাদের সেজদিদিরই। ফাঁড়া?

অক্ষয়। বন্দাকের সকল গালিই কি লক্ষ্যে গিয়ে লাগে। প্রজাপতি টার্গেট প্র্যাক্তিস করছিলেন, এ দ্টো ফসকে গেল। প্রথম প্রথম এমন গোটাকতক হয়েই থাকে। এই হতভাগ্য ধরা পড়বার পূর্বে তোমার দিদির ছিপে অনেক জলচর ঠোকর দিয়ে গিয়েছিল, ব'ড়াশ বি'ধল কেবল আমারই কপালে। ন্পবালা। এখন থেকে রোজই প্রজাপতির প্র্যাক্টিস চলবে নাকি ম্খ্রেজমশায়। তা হলে তা আর বাঁচা যায় না।

নীরবালা। কেন ভাই দ্বঃখ করিস। রোজই কি ফসকাবে। একটা-না-একটা এসে ঠিকমতন পেশছবে।

#### রসিকের প্রবেশ

নীরবালা। রসিকদাদা, এবার থেকে আমরাও তোমার জন্যে পাত্রী জোটাচ্ছি। রসিক। সে তো সাথের বিষয়।

নীরবালা। হাঁ। স্থ দেখিয়ে দেব। তুমি থাক হোগলার ঘরে, আর পরের দালানে আগ্রুন লাগাতে চাও? আমাদের হাতে টিকে নেই? আমাদের সঙ্গে যদি লাগ তা হলে তোমার দ্-ুদ্টো বিয়ে দিয়ে দেব: মাথায় যে-কটি চুল আছে সামলাতে পারবে না।

রসিক। দেখ্ দিদি, দুটো আসত জন্তু এনেছিল্ম বলেই তো রক্ষে পেলি, যদি মধ্যম রক্ষের হত তা হলেই তো বিপদ ঘটত। যাকে জন্তু বলে চেনা যায় না সেই জন্তুই ভয়ানক।

অক্ষয়। সে কথা ঠিক। মনে মনে আমার ভয় ছিল, কিন্তু একট্ব পিঠে হাত ব্লোবামাত্রই চট্পট্ শব্দে লেজ নড়ে উঠল। কিন্তু, মা বলছেন কী।

রসিক। সে যা বলছেন সে আর পাঁচজনকে ডেকে ডেকে শোনাবার মতো নয়। সে আমি অন্তরের মধ্যেই রেখে দিল্ম। যা হোক, শেষে এই স্থির হয়েছে, তিনি কাশীতে তাঁর বোনপোর কাছে যাবেন, সেখানে পারেরও সন্ধান পেয়েছেন, তীর্থদিশনিও হবে।

নীরবালা। বল কী রসিকদাদা। তা হলে এখানে আমাদের রোজ রোজ নতুন নতুন নম্নো: দেখা বন্ধ?

ন্পবালা। তোর এখনো শখ আছে নাকি।

নীরবালা। এ কি শথের কথা হচ্ছে। এ হচ্ছে শিক্ষা। রোজ রোজ অনেকগর্মল দৃষ্টান্ত দেখতে দেখতে জিনিসটা সহজ হয়ে আসবে; যেটিকে বিয়ে করবি সেই প্রাণীটিকে ব্যুখতে কণ্ট হবে না।

ন্পবালা। তোমার প্রাণীকে তুমি ব্বেথ নিয়ো, আমার জন্যে তোমার ভাবতে হবে না।

নীরবালা। সেই কথাই ভালো—তুইও নিজের জন্যে ভাবিস, আমিও নিজের জন্যে ভাবব, কিন্তু রসিকদাদাকে আমাদের জন্যে ভাবতে দেওয়া হবে না।

[নৃপ ও নীরর প্রস্থান

#### শৈলবালার প্রবেশ

শৈলবালা। রসিকদাদা, তোমার সংখ্য আমার পরামর্শ আছে। অক্ষয়। আাঁ, শৈল, এই বৃঝি! আজ রসিকদা হলেন রাজমন্ত্রী! আমাকে ফাঁকি! শৈলবালা। (হাসিয়া) তোমার সংখ্য আমার কি পরামর্শের সম্পর্ক মুখ্যুজ্জেমশায়। প্রামর্শ বে বুড়ো না হলে হয় না।

অক্ষর। তবে রাজমল্বীপদের জন্যে আমার দরবার উঠিয়ে নিল্ম।

হঠাং উচ্চঃম্বরে খাম্বাজে গান
আমি কেবল ফ্লুল জোগাব
ফোমার দ্বুটি রাঙা হাতে,
ব্নুম্মি আমার খেলে নাকো

পাহারা বা মন্ত্রণাতে।

শৈশবালা। রসিকদাদা, আমরা যে চিরকুমার-সভার সভ্য হব— তুমি আমার বাহন হবে। রসিক। ভগবান হরি নারীছদ্মবেশে প্রর্থকে ভুলিয়েছিলেন, তুই শৈল যদি প্রব্ধ- ছম্মবেশে প্র্র্থকে ভোলাতে পারিস তা হলে হরিভত্তি উড়িয়ে দিয়ে তোর প্রজোতেই শেষ বয়সটা কটোব। কিংত, মা যদি টের পান?

শৈলবালা। তিন কন্যাকে কেবলমার স্মরণ করেই মা মনে মনে এত অস্থির হয়ে ওঠেন যে, তিনি আমাদের আর খবর রাখতে পারেন না। তাঁর জন্যে ভেবো না।

রসিক। কিন্তু, সভায় কিরকম করে সভ্যতা করতে হয় সে আমি কিছুই জানি নে।

শৈলবালা। আচ্ছা, সে আমি চালিয়ে নেব। আবেদনপত্তের সংশ্য প্রবেশিকার দশটা টাকা পাঠিয়ে দিয়ে বসে আছি। রসিকদা, তোমার তো মার সংশ্য কাশী গেলে চলবে না।

অক্ষয়। মার সংশ্যে কাশী যাবার জন্যে আমি লোক ঠিক করে দেব এখন, সেজন্যে ভাবনা নেই।

শৈলবালা। মুখুজেসমাার, তুমি তাদের কী বানর বানিয়েই ছেড়ে দিলে— শেষকালে বেচারাদের জন্যে আমার মারা করছিল।

অক্ষয়। বানর কেউ বানাতে পারে না শৈল, ওটা পরমা প্রকৃতি নিজেই বানিয়ে রাখেন। ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ থাকা চাই। যেমন কবি হওয়া আর-কি। লেজই বল কবিত্বই বল ভিতরে না থাকলে জার করে টেনে বের করবার জো নেই।

#### পরবালার প্রবেশ

পরবালা। (কেরোসিন ল্যাম্প্টা লইয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া) বেহারা কিরকম আলো দিয়ে গেছে.. মিট্মিট্ করছে। ওকে ব'লে ব'লে পারা গেল না।

অক্ষয়। সে বেটা জানে কিনা অন্ধকারেই আমাকে বেশি মানায়।

প্রবালা। আলোতে মানায় না? বিনয় হচ্ছে নাকি। এটা তো নতুন দেখছি।

অক্ষয়। আমি বলছিলুম, বেহারা বেটা চাঁদ বলে আমাকে সন্দেহ করেছে।

প্রবালা। ওঃ, তাই ভালো। তা, ওর মাইনে বাড়িয়ে দাও।— কিন্তু রসিকদাদা, আজ কী কাশ্ডটাই করলে।

রসিক। ভাই, বর ঢের পাওয়া যায়, কিল্তু সবাই বিবাহযোগ্য হয় না, সেইটের একটা সামান্য উদাহরণ দিয়ে গেলুম।

প্রবালা। সে উদাহরণ না দেখিয়ে দ্টো-একটা বিবাহযোগ্য বরের উদাহরণ দেখালেই তো ভালো হত।

रेगनवाना। स्म ভाর আমি निয়েছি দিদি।

প্রবালা। তা আমি ব্ঝেছি। তুমি আর তোমার মুখ্রেজমশায় মিলে কদিন ধরে যেরকম প্রামশ চলছে একটা কী কাণ্ড হবেই।

অক্ষয়। কিষ্কিন্ধ্যাকান্ড তো আজ হয়ে গেল।

রসিক। লঞ্কাকান্ডের আয়োজনও হচ্ছে, চিরকুমার-সভার স্বর্ণলঙ্কায় আগন্ন লাগাতে চলেছি।

প্রবালা। শৈল তার মধ্যে কে।

রসিক। হনুমান তো নয়ই।

অক্ষয়। উনিই হচ্ছেন স্বয়ং আগ্নে।

রসিক। এক ব্যক্তি ওঁকে লেজে করে নিয়ে যাবেন।

প্রবালা। আমি কিছু বুঝতে পারছি নে। শৈল, তুই চিরকুমার-সভায় যাবি নাকি।

শৈলবালা। আমি যে সভা হব।

প্রবালা। কী বলিস তার ঠিক নেই। মেরেমান্য আবার সভ্য হবে কী।

শৈলবালা। আজকাল মেয়েরাও যে সভ্য হয়ে উঠেছে। তাই আমি শাড়ি ছেড়ে চাপকান ধরব ঠিক করেছি।

প্রবালা। ব্রেছে, ছন্মবেশে সভ্য হতে যাচ্ছিস ব্রি। চুলটা তো কেটেইছিস, ঐটেই বাকিছিল। তোমাদের যা খ্রিশ করো, আমি এর মধ্যে নেই।

অক্ষয়। না না, তুমি এ দলে ভিড়ো না। আর ষার খাদি পার্র্য হোক, আমার অদ্তেট তুমি চিরদিন মেয়েই থেকো—নইলে রীচ অফ কন্ট্রাক্ট্—সে বড়ো ভয়ানক মকন্দমা—

গান

চির-প্রানো চাঁদ,

চিরদিবস এমনি থেকো আমার এই সাধ।
প্রানো হাসি প্রানো স্থা মিটায় মম প্রানো ক্ষ্ধা,
ন্তন ক্যেনো চকোর যেন পায় না পরসাদ।

[ প্রবালার প্রম্থান

#### শৈলবালাকে আশ্বাস দিয়া

ভয় নেই! রাগটা হয়ে গেলেই মনটা পরিজ্কার হবে— একটা অন্তাপও হবে— সেইটেই স্থোগের সময়।

র্রাসক। কোপো যত্র ভ্রুতিরচনা নিগ্রহো যত্র মৌনং, যত্রান্যোক্যাস্মতমন্নয়ো যত্র দূলিটঃ প্রসাদঃ।

শৈলবালা। রসিকদাদা, তুমি তো দিব্যি শেলাক আউড়ে চলেছ— কোপ জিনিসটা কী, তা মুখুজেমশায় টের পাবেন।

রসিক। আরে ভাই, বদল করতে রাজি আছি। মৃখ্, জ্জেমশাই যদি শেলাক আওড়াতেন আর আমার উপরেই যদি কোপ পড়ত তা হলে এই পোড়া কপালকে সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাথতুম।

रिमलवाला। भूथ्युरुक्षभभाय।

অক্ষয়। (অত্যন্ত রুস্তভাবে) আবার মুখুজেজমশায়! এই বালখিল্য মুনিদের ধ্যানভঙ্গ ব্যাপারের মধ্যে আমি নেই।

শৈলবালা। ধ্যানভণ্গ আমরা করব। কেবল মুনিকুমারগ্র্বিকে এই বাড়িতে আনা চাই। অক্ষয়। সভাস্বাধ এইখানে উৎপাটিত করে আনতে হবে? যত দ্বঃসাধ্য কাজ সব এই একটিমার মুখুন্তেজমশায়কে দিয়ে?

শৈলবালা। (হাসিয়া) মহাবীর হবার ঐ তো মুশ্কিল। যখন গন্ধমাদনের প্রয়োজন হয়েছিল তখন নল নীল অংগদকে তো কেউ পোঁছেও নি।

অক্ষয়। ওরে পোড়ারম্খী, ত্রেতায্গের পোড়ারম্খোকে ছাড়া আর কোনো উপমাও তোর মনে উদয় হল না? এত প্রেম!

শৈলবালা। হাঁগো, এত প্রেম!

অক্ষয়।

গান

পোড়া মনে শ্ব্ব পোড়া ম্ব্যানি জাগে রে। এত আছে লোক, তব্ব পোড়া চোখে আর কেহ নাহি লাগে রে।

অক্ষয়। আছো, তাই হবে। পশাপাল-ক'টাকে শিখার কাছে তাড়িয়ে নিয়ে আসব। তা হলে চট করে আমাকে একটা পান এনে দাও। তোমার স্বহস্তের রচনা।

শৈলবালা। কেন, দিদির হস্তের—

অক্ষয়। আরে, দিদির হুম্ত তো জোগাড় করেইছি, নইলে পাণিগ্রহণ কী জন্যে। এখন অন্য পদ্মহুম্তগুলির প্রতি দূষ্টি দেবার অবকাশ পাওয়া গেছে।

শৈলবালা। আচ্ছা গো মশায়। পদ্মহস্ত তোমার পানে এমনি চুন মাখিরে দেবে যে, পোড়ার মুখ আবার প্রভ্বে।

অক্ষয়।

গান

যারে মরণদশায় ধরে
সে যে শতবার করে মরে।
পোড়া পতঙ্গ যত পোড়ে তত
আগ্বনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

শৈলবালা। মুখুজেমশায়, ও কাগজের গোলাটা কিসের।

আক্ষয়। তোমাদের সেই সভ্য হবার আবেদনপত্র এবং প্রবেশিকার দশ টাকার নোট পকেটে ছিল, ধোবা বেটা কেচে এমনি পরিব্দার করে দিয়েছে একটা অক্ষরও দেখতে পাচ্ছি নে। ও বেটা বোধ হয় স্ফ্রীস্বাধীনতার ঘোরতর বিরোধী, তাই তোমার ঐ পত্রটা একেবারে আগাগোড়া সংশোধন করে দিয়েছে।

শৈলবালা। এই বৃঝি!

অক্ষয় ৷ চারটিতে মিলে স্মরণশন্তি জনুড়ে বসে আছ, আর কিছনু কি মনে রাখতে দিলে?

গান

সকলি ভূলেছে ভোলা মন, ভোলে নি ভোলে নি শ্বং ওই চন্দ্ৰানন।

্শৈল ও রাসকের প্রস্থান

#### পরবালার প্রবেশ

অক্ষয়। স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র তীর্থ। মান কি না।

পরবালা। আমি কি পশ্ডিতমশায়ের কাছে শান্তের বিধান নিতে এসেছি। আমি মার সংগ্রেজ কাশী চলেছি এই খবরটি দিয়ে গেল্বম।

অক্ষয়। খবরটি সন্থবর নয়— শোনবামাত্র তোমাকে শাল-দোশালা বকশিশ দিয়ে ফেলতে ইচ্ছা করছে না।

প্রবালা। ইস্, হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে? না? সহ্য করতে পারছ না?

অক্ষয়। আমি কেবল উপস্থিত বিচ্ছেদটার কথা ভাবছি নে। এখন তুমি দুদিন না রইলে, আরো কজন রয়েছেন, এক রকম করে এই হতভাগোর চলে যাবে। কিন্তু এর পরে কী হবে। দেখো, ধর্মে-কর্মে স্বামীকে এগিয়ে যেয়ো না; স্বর্গে তুমি যখন ডবল প্রমোশন পেতে থাকবে আমি তখন পিছিয়ে থাকব— তোমাকে বিষ্কৃদ্তে রথে চড়িয়ে নিয়ে যাবে, আর আমাকে যমদ্তে কানে ধরে হাটিয়ে দেড়ি করাবে।

গান

স্বর্গে তোমায় নিয়ে ধাবে উড়িয়ে, পিছে পিছে আমি চলব খ্রিড়য়ে, ইচ্ছা হবে টিকির ডগা ধরে বিষানুদ্তের মাথাটা দিই গার্ড়িয়ে।

প্রবালা। আচ্ছা আচ্ছা, থামো।

আক্ষয়। আমি থামব, কেবল তুমিই চলবে? উনবিংশ শতাব্দীর এই বন্দোবস্ত? নিতান্তই চললে?

প্রবালা। চললুম।

অক্ষয়। আমাকে কার হাতে সমর্পণ করে গেলে।

প্রবালা। রসিকদাদার হাতে।

অক্ষয়। মেয়েমান্য, হস্তান্তর করবার আইন কিছুই জান না। সেইজনোই তো বিরহাবস্থায় উপযুক্ত হাত নিজেই খ্রুজে নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হয়।

প্রবালা। তোমাকে তো বেশি খোঁজাখাঁজি করতে হবে না। আক্ষয়। তা হবে না।

গান

কার হাতে যে ধরা দেব প্রাণ
তাই ভাবতে বেলা অবসান।
ডান দিকেতে তাকাই যখন বাঁয়ের লাগি কাঁদে রে মন,
বাঁয়ের লাগি ফিরলে তখন দক্ষিণেতে পড়ে টান।

আচ্ছা, আমার যেন সান্ত্রনার গর্টি দ্বই-তিন সদ্বপায় আছে, কিন্তু তুমি—

বিরহ্যামিনী কেমনে যাপিবে,
বিচ্ছেদতাপে যখন তাপিবে
এপাশ ওপাশ বিছানা মাপিবে,
মকরকেতনে কেবলি শাপিবে—

প্রবালা। রক্ষে করো, ও মিলটা ঐখানেই শেষ করো!

অক্ষর। দুঃথের সময় আমি থামতে পারি নে, কাব্য আপনি বেরোতে থাকে। মিল ভালো না বাস অমিত্রাক্ষর আছে, তুমি যথন বিদেশে থাকবে আমি 'আর্তনাদ বধ কাব্য' বলে একটা কাব্য লিখব। সখী, তার আরম্ভটা শোনো—

> (সাড়ন্বরে) বাজপীয় শকটে চড়ি নারীচ্ডামণি প্রবালা চলি যবে গেলা কাশীধামে বিকালে, কহ হে দেবী অম্তভাষিণী কোন্ বরাজানে বরি বরমালাদানে যাপিলা বিচ্ছেদমাস শ্যালীব্য়ীশালী শ্রীতক্ষা!

প্রবালা। (সগবে) আমার মাথা খাও, ঠাট্টা নয়. তুমি একটা সভ্যিকার কাব্য লেখো-না। অক্ষা। মাথা খাওয়ার কথা যদি বললে, আমি নিজের মাথাটি খেয়ে অবিধি ব্রেছি ওটা স্থাদ্যের মধ্যে গণ্য নয়। আর ঐ কাব্য লেখা, ও কার্যটাও স্ফাধ্য বলে জ্ঞান করি নে। ব্শিধ্তে আমার এক জারগার ফ্টো আছে, কাব্য জমতে পারে না—ফস্ ফস্ করে বেরিয়ে পড়ে।

তুমি জান আমার গাছে ফল কেন না ফলে— যেমনি ফুলটি ফুটে ওঠে আনি চরণতলে।

কিন্তু, আমার প্রশেনর তো কোনো উত্তর পেল্ম না? কোত্হলে মরে যাচ্ছি। কাশীতে যে চলেছ, উৎসাহটা কিসের জন্যে। আপাতত সেই বিষ্ণুদ্তটাকে মনে মনে ক্ষমা করলমে, কিন্তু ভগবান ভূতনাথ ভবানীপতির অন্চরগন্লার উপর ভারি সন্দেহ হচ্ছে। শ্বনছি নন্দী ও ভূগগী অনেক বিষয়ে আমাকেও জ্বেডে, ফিরে এসে হয়তো এই ভূত্যটিকে পছন্দ না হতেও পারে।

প্রবালা। আমি কাশী যাব না।

অক্ষয়। সে কী কথা। ভূতভাবনের যে ভূতাগালি একবার মরে ভূত হরেছে তারা বে দ্বিতীয়বার মরবে।

#### র্রাসকের প্রবেশ

প্রবালা। আজ যে রসিকদার মুখ ভারি প্রফল্ল দেখাচ্ছে।

রসিক। ভাই, তোর রসিকদার মুখের ঐ রোগটা কিছুতেই ঘুচল না। কথা নেই বার্তা নেই প্রফল্ল হয়েই আছে— বিবাহিত লোকেরা দেখে মনে মনে রাগ করে।

প্রবালা। শ্নলে তো বিবাহিত লোক? এর একটা উপযুক্ত জবাব দিয়ে যাও।

অক্ষয়। আমাদের প্রফল্পতার খবর ও বৃশ্ধ কোথা থেকে জানবে? সে এত রহস্যময় যে তা উদ্ভেদ করতে আজ পর্যন্ত কেউ পারলে না, সে এত গভীর যে আমরাই হাতড়ে খংজে পাই নে— হঠাং সন্দেহ হয় আছে কি না।

প্রবালা। এই ব্রিথ!

্রোগ করিয়া চলিয়া যাইবার উপরুম

অক্ষয়। (তাহাকে ফিরাইয়া) দোহাই তোমার, এই লোকটির সামনে রাগারাগি কোরো না—
তা হলে ওর আপ্পর্ধা আরো বেড়ে যাবে। দেখো দাম্পত্যতত্ত্বানভিজ্ঞ বৃন্ধ, আমরা যথন রাগ করি
তথন স্বভাবত আমাদের কণ্ঠস্বর প্রবল হয়ে ওঠে, সেইটেই তোমাদের কর্ণগোচর হয়; আর অনুরাগে
যখন আমাদের কণ্ঠ রুম্ধ হয়ে আসে, কানের কাছে মুখ আনতে গিয়ে মুখ বারংবার লক্ষ্যদ্রভট
হয়ে পড়তে থাকে— তথন তো খবর পাও না।

প্রবালা। আঃ, চুপ করো।

অক্ষয়। যখন গয়নার ফর্দ হয় তখন বাড়ির সরকার থেকে স্যাকরা পর্যন্ত সেটা কারো অবিদিত থাকে না, কিন্তু বসন্তনিশীথে যখন প্রেয়সী—

প্রবালা। আঃ, থামো।

অক্ষয়। বসন্ত্রিশীথে প্রেয়সী--

প্রবালা। আঃ, কী বকছ তার ঠিক নেই।

অক্ষয়। বসন্তনিশীথে যখন প্রেয়সী গর্জন করে বলেন, আমি কালই বাপের বাড়ি চলে যাব, আমার একদণ্ড এখানে থাকতে ইচ্ছে নেই— আমার হাড় কালি হল— আমার—

প্রবালা। হাঁগো মশায়, কবে তোমার প্রেয়সী বাপের বাড়ি যাব ব'লে বসন্তানশীথে গর্জন করেছে।

অক্ষর। ইতিহাসের পরীক্ষা? কেবল ঘটনা রচনা করে নিষ্কৃতি নেই? আবার সন তারিখ-সন্মুখ মনুখে মনুখে বানিয়ে দিতে হবে? আমি কি এতবড়ো প্রতিভাশালী।

রসিক। (প্রবালার প্রতি) ব্রঝেছ ভাই, সোজা করে ও তোমার কথা বলতে পারে না— ওর এত ক্ষমতাই নেই— তাই উল্টে বলে; আদরে না কুলোলে গাল দিয়ে আদর করতে হয়।

প্রবালা। আছা মল্লিনাথজি, তোমার আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। মা যে শেষকালে তোমাকেই কাশী নিয়ে যাবেন স্থির করেছেন।

রসিক। তা, বেশ তো, এতে আর ভয়ের কথাটা কী। তীর্থে বাবার তো বয়সই হয়েছে। এখন তোমাদের লোলকটাক্ষে এ বৃদ্ধের কিছুই করতে পারবে না—এখন চিত্ত চন্দ্রচ্ভের চরণে

> ম্বর্ণধান্দর্শবদশ্ধল্বশ্বমধ্বরেলোলেঃ কটাক্ষেরলং চেতঃ সম্প্রতি চন্দ্রচর্ড্চরণধ্যানাম্তে বর্ততে।

পরেবালা। সে তো খ্ব ভালো কথা, তোমার উপরে আর কটাক্ষের অপব্যয় করতে চাই নে, এখন চন্দ্রচন্দ্রদেশ চলো—তা হলে মাকে ডাকি।

রসিক। (করজোড়ে) বড়াদিদিভাই, তোমার মা আমাকে সংশোধনের বিস্তর চেণ্টা করেছেন,

কিন্তু একটা অসময়ে সংস্কারকার্য আরম্ভ করেছেন—এখন তাঁর শাসনে কোনো ফল হবে না। বরণ্ড এখনো নন্ট হবার বয়স আছে, সে বয়সটা বিধাতার কুপায় বরাবরই থাকে, লোল কটাক্ষটা শেষকাল পর্যন্ত খাটে, কিন্তু উন্ধারের বয়স আর নেই। তিনি এখন কাশী যাচ্ছেন, কিছ্বদিন এই বৃদ্ধ শিশনুর ব্লিধ্ব্তির উল্লিচ্সাধনের দ্বাশা পরিত্যাণ করে শান্তিতে থাকুন—কেন তোরা তাঁকে কণ্ট দিবি।

#### জগতারিণীর প্রবেশ

জগত্তারিণী। বাবা, তা হলে আসি।

অক্ষয়। চললে নাকি মা? রাসকদাদা যে এতক্ষণ দৃঃখ করছিলেন যে তুমি--

রসিক। (ব্যাকুলভাবে) দাদার সকল কথাতেই ঠাট্টা। মা, আমার কোনো দ্বঃখ নেই. আমি কেন দ্বঃখ করতে যাব।

অক্ষয়। বলছিলে না যে 'বড়োমা একলাই কাশী যাচ্ছেন, আমাকে সঙ্গে নিলেন না'?
রিসক। হাঁ, সে তো ঠিক কথা। মনে তো লাগতেই পারে, তবে কিনা মা যদি নিতান্তই—
জগন্তারিণী। না বাপন্, বিদেশে তোমার রিসকদাদাকে সামলাবে কে। ওঁকে নিয়ে পথ চলতে
পারব না।

পর্রবালা। কেন মা, রসিকদাদাকে নিয়ে গেলে উনি তোমাকে দেখতে-শ্রনতে পারতেন।
জগতারিণী। রক্ষে করো, আমাকে আর দেখে-শ্রেন কাজ নেই। তোমার রসিকদাদার ব্লিধর
পরিচয় তের পেয়েছি।

রসিক। (টাকে হাত ব্লাইতে ব্লাইতে) তা, মা, ষেট্কু বৃদ্ধি আছে তার পরিচয় সর্বদাই দিচ্ছি, ও তো চেপে রাখবার জো নেই—ধরা পড়তেই হবে। ভাঙা চাকাটাই সব চেয়ে খড়্খড়্ করে, তিনি যে ভাঙা সেটা পাড়াসক্ষ্থ খবর পায়। সেইজন্যেই বড়োমা, চুপচাপ করে থাকতেই চাই, কিন্তু তুমি যে আবার চালাতেও ছাড় না।

জগন্তারিণী। আমি তা হলে হারানের বাড়ি চলল্ম, একেবারে তাদের সংশা গাড়িতে উঠব; এর পরে আর যাত্রার সময় নেই। প্রেরা, তোরা তো দিনক্ষণ মানিস নে, ঠিক সময়ে ইস্টেশনে যাস। প্রবালা। মা, আমি কাশী যাব না।

হঠাৎ তাহার অসম্মতিতে বিপশ্ন হইয়া জগত্তারিশী তাঁহার জামাতার মুখের দিকে চাহিলেন

অক্ষর। (শাশর্ড়ির মনের ভাব ব্রিঝয়া) সে কি হয়। তুমি মার সংগ্রান গেলে ওঁর অস্ক্রিধে হবে। আচ্ছা মা, তুমি এগোও, আমি ওকে ঠিক সময়ে স্টেশনে নিয়ে যাব।

জগত্তারিণী নিশ্চিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। রসিকদাদা টাকে হাত ব্লাইতে ব্লাইতে বিদায়কালীন বিমর্থতা মুখে আনিবার চেন্টা করিতে লাগিলেন

#### প্রেববেশধারী শৈলের প্রবেশ

অক্ষয়। কে মশায়। আপনি কে?

শৈলবালা। আজ্ঞে মশায়, আপনার সহধর্মিণীর সংখ্য আমার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। (অক্ষয়ের সংখ্য শেকহ্যান্ড) মুখুড়েজমশায়, চিনতে তো পারলে না?

প্রবালা। অবাক করলি। লম্জা করছে না?

শৈলবালা। দিদি, লম্জা যে স্থালোকের ভূষণ—পর্ব্বের বেশ ধরতে গেলেই সেটা পরিত্যাগ করতে হয়। তেমনি আবার মুখ্নেজমশায় যদি মেয়ে সাজেন উনি লম্জায় মুখ দেখাতে পারবেন না। রসিকদাদা, চুপ করে রইলে যে?

রসিক। আহা, শৈল যেন কিশোর কন্দর্প। যেন সাক্ষাৎ কুমার, ভবানীর কোল থেকে উঠে এল। ওকে বরাবর শৈল বলে দেখে আসছি, চোখের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল; ও স্কুলরী কি মাঝারি কি চলনসাই সে কথা কখনো মনেও ওঠে নি— আজ ঐ বেশটি বদল করেছে বলেই তো ওর র পথানি ধরা দিলে। প্রোদিদি, লম্জার কথা কী বলছিস, আমার ইচ্ছে করছে ওকে টেনে নিয়ে ওর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করি।

অক্ষয়। (স্নেহাভিষিক্ত গাম্ভীর্ষের সহিত ছম্মবেশিনীকে ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া) সতি বলছি শৈল, তুমি যদি আমার শ্যালী না হয়ে আমার ছোটো ভাই হতে তা হলেও আমি আপত্তি করতুম না।

শৈলবালা। (ঈষং বিচলিত হইয়া) আমিও না মুখুজেমশায়।

প্রবালা। (শৈলকে ব্কের কাছে টানিয়া) এই বেশে তুই কুমার-সভার সভা হতে যাচ্ছিস?

শৈলবালা। অন্য বেশে হতে গেলে যে ব্যাকরণের দোষ হয় দিদি। কী বল রসিকদাদা।

রসিক। তা তো বটেই, ব্যাকরণ বাঁচিয়ে তো চলতেই হবে। ভগবান পাণিনি বোপদেব এ'রা কী জন্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ভাই, শ্রীমতী শৈলবালার উত্তর চাপকান প্রতায় করলেই কি ব্যাকরণ রক্ষে হয়।

অক্ষয়। নতুন মৃশ্ধবোধে তাই লেখে। আমি লিখে-পড়ে দিতে পারি, চিরকুমার-সভার মৃশ্ধদের কাছে শৈল যেমন প্রত্যয় করাবে তাঁরা তেমনি প্রত্যয় যাবেন। কুমারদের ধাতু আমি জানি কিনা।

প্রবালা। (একট্মানি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) তোর ম্খুজেজমশায়কে আর এই ব্জে সমবয়সীটিকে নিয়ে তোর খেলা তুই আরুভ কর্— আমি মার সংগে কাশী চললুম।

প্রবালা জিনিসপত গ্র্ছাইতে গোল, এমন সময় নৃপবালা ও নীরবালা ঘরে প্রবেশ করিরাই পলায়নোদ্যত হইল দ নীর দরজার আড়াল হইতে আর-একবার ভালো করিয়া তাকাইয়া 'মেজদিদি' বলিয়া ছ্টিয়া আসিল

নীরবালা। মেজদিদি, তোমাকে ভাই জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু ঐ চাপকানে বাধছে। মনে হচ্ছে তুমি যেন কোন্ র্পকথার রাজপ্র, তেপান্তর মাঠ পেরিয়ে আমাদের উন্ধার করতে এসেছ।

নীরর সম্ক্র কণ্ঠস্বরে আশ্বসত হইয়া ন্পও ঘরে প্রবেশ করিয়া মুস্থনেত্রে চাহিয়া রহিল নীরবালা। (তাহাকে টানিয়া লইয়া) অমন করে লোভীর মতো তাকিয়ে আছিস কেন। যা মনে করিছিস তা নয়, ও তোর দুম্মুন্ত নয়— ও আমাদের মেজদিদি।

রসিক।

ইয়মধিকমনোজ্ঞা চাপকানেনাপি তব্বী কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্।

অক্ষয়। মুড়ে, তোরা কেবল চাপকানটা দেখেই মুক্ধ। গিল্টির এত আদর? এ দিকে যে খাঁটি সোনা দাঁডিয়ে হাহাকার করছে।

নীরবালা। আজকাল খাঁটি সোনার দর যে বড়ো বেশি, আমাদের এই গিল্টিই ভালো। কীবল ভাই মেজদিদি।

শৈলর কৃত্রিম গোঁফটা একটা পাকাইয়া দিল

রসিক। (নিজেকে দেখাইয়া) এই খাঁটি সোনাটি খুব সম্তায় যাচ্ছে ভাই, এখনো কোনো টাাঁকশালে গিয়ে কোনো মহারানীর ছাপটি পর্যন্ত পড়ে নি।

নীরবালা। আচ্ছা বেশ, সেজদিদিকে দান করল্ম। (রসিকদাদার হাত ধরিয়া নৃপর হাতে সমর্পণ করিল) রাজি আছিস তো ভাই?

ন্পবালা। তা আমি রাজি আছি।

রসিকদাদাকে একটা চোঁকিতে বসাইয়া সে তাঁহার মাথার পাকা চুল তুলিয়া দিতে লাগিল। নীর শৈলর কৃত্রিম গোঁফে তা দিয়া পাকাইয়া তুলিবার চেন্টা করিতে লাগিল শৈলবালা। আঃ, কী কর্রছিস, আমার গোঁফ পড়ে যাবে।

র্নাসক। কাজ কী. এ দিকে আয়-না ভাই, এ গোঁফ কিছুতেই পড়বে না। নীরবালা। আবার! ফের! সেজদিদির হাতে স'পে দিলমে কী করতে। আচ্ছা রাসকদাদা, তোমার মাথার দুটো-একটা চল কাঁচা আছে, কিন্তু গোঁফ আগাগোড়া পাকালে কী করে। রসিক। কারো কারো মাথা পাকবার আগে মুখটা পাকে। আক্ষয়। তা হলে আমি একবার চিরকুমার-সভার মাথায় হাত ব্লিয়ে আসি। নীরবালা ৷

> ওঠো ওঠো জয়রথে তব। জয়যাত্রায় যাও গো. মোরা জয়মালা গে'থে আশা চেয়ে বসে রব। আঁচল বিছায়ে রাখি পথধূলা দিব ঢাকি--ফিরে এলে হে বিজয়ী, হদয়ে বরিয়া লব।

অক্ষা রথ প্রস্তুত, এখন কী আনব বলো। নীরবালা।

> আঁকিয়ো হাসির রেখা সজল আঁখির কোণে— নববসন্তশোভা এনো এ শ্ন্যবনে। সোনার প্রদীপে জনলো আঁধার ঘরের আলো. পরাও রাতের ভালে চাঁদের তিলক নব।

অক্ষয়। আর সব ভালো, কেবল তোমার ফর্দের মধ্যে সোনার প্রদীপটাই আক্কারা ঠেকছে। टाणीत व्यक्ति इरव ना।

নীরবালা। দিদিদের সভাটা কোন্ ঘরে বসবে মুখুভেজমশায়। অক্ষয়। আমার বসবার ঘরে। নীরবালা। তা হলে সে ঘরটা একটা সাজিয়ে-গাজিয়ে দিই গে। অক্ষয়। যতাদন আমি সে ঘরটা ব্যবহার করছি একদিনও সাজাতে ইচ্ছে হয় নি ব্রঝি? নীরবালা। তোমার জন্যে ঝড়ু বেহারা আছে, তবু বুঝি আশ মিটল না?

#### প্রবালার প্রবেশ

প্রবালা। কী হচ্ছে তোমাদের।

নীরবালা। মুখুজেমশায়ের কাছে পড়া বলে নিতে এসেছি দিদি। তা, উনি বলছেন ওঁর বাইরের ঘরটা ভালো করে ঝেড়ে সাজিয়ে না দিলে উনি পড়াবেন না। তাই সেজদিদিতে আমাতে ওঁর ঘর সাজাতে যাচ্ছি। আয় ভাই।

ন্পবালা। তোর ইচ্ছে হয়েছে তুই ঘর সাজাতে যা-না— আমি যাব না। নীরবালা। বাঃ, আমি একা থেটে মরব, আর তুমি-স্মুখ তার ফল পাবে সে হবে না। নূপকে গ্রেম্তার করিয়া লইয়া নীর চলিয়া গেল

প্রবালা। সব গ্রিছয়ে নিয়েছি। এখনো ট্রেন যাবার দেরি আছে বোধ হয়।

অক্ষয়। যদি মিস করতে চাও তা হলে ঢের দেরি আছে।

#### দ্বিতীয় অধ্ক

#### প্রথম দুশ্য

#### চন্দ্রবাব্র বাড়ি। চিরকুমার-সভার ধর

#### শ্রীশ ও বিপিন

শ্রীশ। তা, যাই বল, অক্ষয়বাব্ যখন আমাদের সভায় ছিলেন তখন আমাদের চিরকুমার-সভা জুমেছিল ভালো। আমাদের সভাপতি চন্দ্রবাব্ কিছু কড়া।

বিপিন। তিনি থাকতে রস কিছ্ বেশি জমে উঠেছিল— চিরকোমার্বরতের পক্ষে রসাধিক্যটা ভালো নয়, আমার তো এই মত।

শ্রীশ। আমার মত ঠিক উল্টো। আমাদের ব্রত কঠিন বলেই রসের দরকার বেশি। রুক্ষ মাটিতে ফসল ফলাতে গেলে কি জলসিণ্ডনের প্রয়োজন হয় না। চিরজীবন বিবাহ করব না এই প্রতিজ্ঞাই যথেষ্ট, তাই বলেই কি সব দিক থেকেই শ্রুকিয়ে মরতে হবে।

ৰিপিন। যাই বল, হঠাৎ কুমার-সভা ছেড়ে দিয়ে বিবাহ করে অক্ষয়বাব, আমাদের সভাটাকে যেন আলুগা করে দিয়ে গেছেন। ভিতরে ভিতরে আমাদের সকলেরই প্রতিজ্ঞার জোর কমে গেছে।

শ্রীশ। কিছুমার না। আমার নিজের কথা বলতে পারি, আমার প্রতিজ্ঞার বল আরো বেড়েছে। যে ব্রত সকলে অনায়াসেই রক্ষা করতে পারে তার উপরে শ্রন্থা থাকে না।

বিপিন। একটা সূত্র্থবর দিই শোনো।

শ্রীশ। তোমার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছে নাকি।

বিপিন। হয়েছে বৈকি— তোমার দোহিতীর সংগ্যে ঠাটা রাখো, প্রণ কাল কুমার-সভার সভ্য হয়েছে।

গ্রীশ। প্র্ণ! বল কী। তা হলে তো শিলা জলে ভাসল।

বিপিন। শিলা আপনি ভাসে না হে। তাকে আর-কিছ্বতে অক্লে ভাসিয়েছে।

শ্রীশ। ওহে বিপিন, পূর্ণ যে খামকা চিরকুমার-সভার সভ্য হল তার তো কোনো কারণ খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ সভায় কৈশিকাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, চুম্বকাকর্ষণ প্রভৃতি কোনো আকর্ষণের বালাই নেই।

বিপিন। কে বললে নেই। পর্দার আড়ালে আছে।

শ্রীশ। আর-একট্ খোলসা করে বলো। তোমার বৃশ্ধির দৌড়টা কিরকম শ্রনি।

বিপিন। পূর্ণ এ সভার সভ্য হবার পর থেকে আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে তার দুটি চক্ষ্ম সর্বদা ঐ দরজার দিকের পদাটার রহস্যভেদ করবার জনাই নিবিষ্ট। কারণ খুজতে গিয়ে দেখি পদার নীচের ফাঁক দিয়ে দুখানি চরণ দেখা যাছে। দেখেই বোঝা গেল, সেই চরণের দিকে বার মন বিচরণ করে কুমার-রত রক্ষা করতে গিয়ে সে বিব্রত হবে।

শ্রীশ। সেই চরণযুগলের চরম তত্ত্বটা ধরতে পারলে? যাকে একট্ব করে জানলে মন উতলা হয় অনেক সময় তাকে সম্পূর্ণ জানলে মন শান্তি পায়। চরণ দ্বিট কার শ্বনি।

বিপিন। তবে ইতিহাসটা বলি শোনো। জানই তো, পূর্ণ সন্ধ্যাবেলায় চন্দ্রবাব্র কাছে পড়ার
নোট নিতে যায়। সেদিন আমি আর পূর্ণ একসংগই একট্ব সকাল-সকাল চন্দ্রবাব্র বাসায় এসেছিলেম। তিনি একটা মিটিং থেকে সবে এসেছেন। বেহারা কেরোসিন জেবলে দিয়ে গেছে. পূর্ণ
বইয়ের পাত ওল্টাচ্ছে, এমন সময়—কী আর বলব ভাই, সে যেন বিক্রমবাব্র কোন্ এক অলিখিত
নভেলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এক কন্যে, পিঠে দূলছে বেলী—

শ্রীশ। বল কী, বল কী বিপিন!

বিপিন। শোনোই-না। এক হাতে থালায় করে চন্দ্রবাব্র জন্যে জলখাবার, আর-এক হাতে

জলের °লাস নিয়ে হঠাং ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত। আমাদের দেখেই তো কুণ্ঠিত, সচকিত, লাজ্যায় মূখ রক্তিমবর্ণ। হাত জোড়া, মাথায় কাপড় দেবার জো নেই। তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর খাবার রেখেই ছুট। পূর্ণর মূখ দেখেই বোঝা গেল, তার মনটা দোদ্লামান বেণীর পিছন পিছন ছুটছে। ব্রাহ্ম বটে, কিন্তু তেরিশ কোটির সংগ্য লাজ্জাকে বিসর্জন দেয় নি এবং সত্য বলছি শ্রীকেও রক্ষা করেছে।

শ্রীশ। বল কী বিপিন, দেখতে ভালো ব্রি।

বিপিন। দিবি দেখতে। হঠাৎ যেন বিদানতের মতো এসে পড়ে পড়াশনুনোয় বজ্লাঘাত করে গেল।

শ্ৰীশ। আহা, কই, আমি তো একদিনও দেখি নি। মেয়েটি কে হে।

বিপিন। আমাদের সভাপতির ভাগনী, নাম নিমলা।

শ্রীশ। ভাগনী? সর্বনাশ! এইখানেই থাকেন?

বিপিন। সন্দেহমাত্র নেই। সভাপতিমশায় নিজে নীরোগ, কিন্তু রোগের ছোঁয়াচ নিয়ে ফেরেন।

শ্রীশ। কিন্তু ভাশ্নেজামাই ব'লে বালাই নেই ব্রিঞ?

বিপিন। সে বালাইটি অপরিণীত আকারে চিরকুমার-সভায় ঢ্বকে পড়েছে। পূর্ণ পরিণত আকারে যখন বেরিয়ে পড়বে তখন প্রজাপতি কুমার-সভার গ্বটি বিদীণ করে দেবেন।

শ্রীশ। তিনি তবে কুমারী?

বিপিন। কুমারী বৈকি? কুমার-সভার মহামারী। এই ঘটনার ঠিক পরেই পূর্ণ হঠাৎ আমাদের কুমার-সভায় নাম লিখিয়েছে।

শ্রীশ। প্জারী সেজে ঠাকুর চুরি করবার মতলব। আমাকেও তো ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

বিপিন। নারী-তত্ত্বের গবেষণা স্বাস্থ্যকর না হতে পারে।

শ্রীশ। তোমার স্বাস্থ্যের যদি ব্যাঘাত না হয়ে থাকে তা হলে আমারও---

বিপিন। আরশ্ভেতে রোগের প্রবেশ ধরা পড়ে না। কিন্তু, কুমারের মার যথন ভিতর থেকে ফুটে উঠবে তথন অশ্বনীকুমারেরও সাধ্য নেই রক্ষা করে। গোড়ায় সাবধান হওয়া ভালো।

#### একটি প্রোঢ় ব্যক্তির প্রবেশ

বিপিন। কী মশায়, আপুনি কে।

প্রোড় ব্যক্তি। আজে, আমার নাম শ্রীবনমালী ভট্টাচার্য, ঠাকুরের নাম গ্রামকমল ন্যায়চঞ্চ নিবাস—

শ্রীশ। আর অধিক আমাদের ঔৎস্কা নেই। এখন কী কাজে এসেছেন সেইটে—

বনমালী। কাজ কিছ্বই নয়। আপনারা ভদ্রলোক, আপনাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়-

শ্রীশ। কাজ আপনার না থাকে আমাদের আছে। এখন, অন্য কোনো ভদ্রলোকের সংস্থা যদি আলাপ-পরিচয় করতে যান তা হলে আমাদের একট্র---

বনমালী। তবে কাজের কথাটা সেরে নিই।

শ্রীশ। সেই ভালো।

বনমালী। কুমারট্রলির নীলমাধব চোধ্রী-মশায়ের দ্বটি পরমাস্বলরী কন্যা আছে— তাঁদের বিবাহযোগ্য বয়স হয়েছে—

শ্রীশ। হয়েছে তো হয়েছে, আমাদের সপো তার সম্বন্ধটা কী।

বনমালী। সম্বন্ধ তো আপনারা একট্ব মনোযোগ করলেই হতে পারে। সে আর শন্ত কী। আমি সমস্তই ঠিক করে দেব।

বিপিন। আপনার এত দয়া অপাত্তে অপবায় করছেন।

বনমালী। অপাত্র! বিলক্ষণ! আপনাদের মতো সংপাত্ত পাব কোথায়। আপনাদের বিনয়গ্রণে আরো মুশ্ধ হলেম।

শ্রীশ। এই মুক্ষভাব যদি রাখতে চান তা হলে এইবেলা সরে পড়্ন। বিনয়গুণে অধিক টান সয় না!

বনমালী। কন্যার বাপ যথেষ্ট টাকা দিতে রাজি আছেন।

শ্রীশ। শহরে ভিক্ষাকের তো অভাব নেই। ওহে বিপিন, তোমার আমোদ বোধ হচ্ছে, কিন্তু এরকম সদালাপ আমার ভালো লাগে না।

বিপিন। পালাই কোথায়। ভগবান এ'কেও যে লম্বা একজোড়া পা দিয়েছেন।
শ্রীশ। যদি পিছ, ধরেন তা হলে ভগবানের সেই দান মান, ষের হাতে পড়ে খোয়াতে হবে।
বনমালী। অমিই যাই।

প্রস্থান

#### চন্দ্রমাধববাব্র প্রবেশ

**हम्मदाद्। भूग्!** 

শ্ৰীশ। আজে, আমি শ্ৰীশ।

চন্দ্রবার্। আমাদের এই সভায় সভাসংখ্যা অলপ হওয়াতে কারো হতাশ্বাস হবার কোনো কারণ নেই—

শ্রীশ। হতাশ্বাস? সেই তো আমাদের সভার গৌরব। এ সভার মহৎ আদর্শ এবং কঠিন বিধান কি সর্বসাধারণের উপযুক্ত। আমাদের সভা অল্প লোকের সভা।

চন্দ্রবাব্। (কার্যবিবরণের খাতাটা চোখের কাছে তুলিয়া) কিন্তু আমাদের আদর্শ উন্নত এবং বিধান কঠিন বলেই আমাদের বিনর রক্ষা করা কর্তব্য; সর্বদাই মনে রাখা উচিত আমরা আমাদের সংকলপসাধনের যোগ্য না হতেও পারি। ভেবে দেখে পূর্বে আমাদের মধ্যে এমন অনেক সভ্য ছিলেন যাঁরা হয়তো আমাদের চেয়ে সর্বাংশে মহন্তর ছিলেন, কিন্তু তাঁরাও নিজের স্থে এবং সংসারের প্রবল আকর্ষণে একে একে লক্ষ্যপ্রভই হয়েছেন। আমাদের কয়জনের পথেও যে প্রলোভন কোথায় অপেক্ষা করছে তা কেউ বলতে পারে না। সেইজন্য আমরা দন্ভ পরিত্যাগ করব এবং কোনো রকম শপথেও বন্ধ হতে চাই নে। আমাদের মত এই যে, কোনো কালে মহৎ চেন্টাকে মনে স্থান না দেওয়ার চেয়ে চেন্টা করে অকৃতকার্য হওয়া ভালো।

পাশের ঘরে ঈবং-মৃক্ত দরজার অস্তরালে একটি শ্রোত্রী এই কথায় যে একট্খানি বিচলিত হইরা উঠিল, তাহার অঞ্চলক্ষ চাবির গোছায় দৃই-একটা চাবি যে একট্ ঠুন্ শব্দ করিল তাহা পূর্ণ ছাড়া আর কেহ লক্ষ্য করিতে পারিল না

চন্দ্রবাব্। আমাদের সভাকে অনেকেই পরিহাস করেন; অনেকেই বলেন তোমরা দেশের কাজ করবার জন্য কোমার্যব্রত গ্রহণ করছ, কিন্তু সকলেই যদি এই মহৎ প্রতিজ্ঞায় আবন্ধ হয় তা হলে পণ্ডাশ বংসর পরে দেশে এমন মানুষ কে থাকবে যার জন্যে কোনো কাজ করা কারো দরকার হবে। আমি প্রায়ই নম্ম নির্ব্তরে এই-সকল পরিহাস বহন করি; কিন্তু এর কি কোনো উত্তর নেই?

তিনি তাঁহার তিন্টিমার সভ্যের দিকে চাহিলেন

পূর্ণ। (নেপথ্যবাসিনীকে স্মরণ করিয়া সোৎসাহে) আছে বৈকি। সকল দেশেই একদল মানুষ আছে যারা সংসারী হবার জন্যে জন্মগ্রহণ করে নি, তাদের সংখ্যা অলপ। সেই-কটিকে আকর্ষণ করে এক উদ্দেশ্য-বন্ধনে বাঁধবার জন্যে আমাদের এই সভা— সমস্ত জগতের লোককে কোমার্যরতে দাঁক্ষিত করবার জন্যে নয়। আমাদের এই জাল অনেক লোককে ধরবে এবং অধিকাংশকেই পরিত্যাগ করবে, অবশেষে দীর্ঘকাল পরীক্ষার পর দুটি-চারটি লোক থেকে যাবে। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, তোমরাই কি সেই দুটি-চারটি লোক তবে স্পর্ধাপূর্বক কে নিশ্চয়রুপে বলতে পারে। হাঁ, আমরা

জালে আকৃষ্ট হয়েছি এই পর্যন্ত, কিন্তু পরীক্ষায় শেষ পর্যন্ত টিকতে পারব কি না তা অন্তর্যামীই জানেন। কিন্তু আমরা টিকতে পারি বা না পারি, আমরা একে একে স্থালিত হই বা না হই, তাই বলে আমাদের এই সভাকে পরিহাস করবার অধিকার কারো নেই। কেবল যদি আমাদের সভাপতিমহাশয় একলামাত্র থাকেন, তবে আমাদের এই পরিতান্ত সভাক্ষেত্র সেই এক তপদ্বীর তৃপঃপ্রভাবে পবিত্র উল্জব্বল হয়ে থাকবে এবং তাঁর চিরজীবনের তপস্যার ফল দেশের পক্ষে কখনোই ব্যর্থ হবে না।

কুন্ঠিত সভাপতি কার্যবিবরণের খাতাখানি পন্নর্বার তাঁহার চোখের অত্যান্ত কাছে ধরিরা অন্যানান্ত্রভাবে কী দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ণার এই বস্তৃতা যথান্ত্রানে যথাবেগে গিয়া পেণছিল। চন্দ্রমাধববাব্র একাকী তপস্যার কথায় নির্মালার চক্ষ্ম ছল ছল করিরা আসিল এবং বিচলিত বালিকার চাবির গোছার ঝনক শব্দ উৎকর্গ পূর্ণাকে প্রস্কৃত করিল

বিপিন। আমরা এ সভার যোগ্য কি অযোগ্য, কালেই তার পরিচয় হবে, কিন্তু কাজ করাও যদি আমাদের উন্দেশ্য হয় তবে সেটা কোনো-এক সময়ে শ্বর্ করা উচিত। আমার প্রশন এই, কী করতে হবে।

চন্দ্রবাব্। (উৎসাহিত হইয়া) এই প্রশেনর জন্য আমরা এতদিন অপেক্ষা করে ছিলাম, কী করতে হবে। এই প্রশন যেন আমাদের প্রত্যেককে দংশন করে অধীর করে তোলে, কী করতে হবে। বন্ধ্রগণ, কাজই একমান্ত ঐক্যের বন্ধন। একসংখ্যা যারা কাজ করে তারাই এক। এই সভায় আমরা যতক্ষণ সকলে মিলে একটা কাজে নিয়ন্ত না হব ততক্ষণ আমরা যথার্থ এক হতে পারব না। অতএব বিপিনবাব্ আজ এই যে প্রশন করছেন 'কী করতে হবে', এই প্রশনকে নিবতে দেওয়া হবে না। সভামহাশয়গণ, আপনারা উত্তর কর্ন কী করতে হবে।

শ্রীশ। (অগ্নিথর হইয়া) আমাকে যদি জিপ্তাসা করেন 'কী করতে হবে' আমি বলি আমাদের সকলকে সম্মাসী হয়ে ভারতবর্ষের দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে দেশহিতব্রত নিয়ে বেড়াতে হবে, আমাদের দলকে প্রুট করে তুলতে হবে, আমাদের সভাটিকে স্ক্রে স্ক্রেস্বর্প করে সমস্ত ভারতবর্ষকে গেখে ফেলতে হবে।

বিপিন। (হাসিয়া) সে ঢের সময় আছে, যা কালই শ্বর্ করা যেতে পারে এমন একটা-কিছ্ব কাজ বলো। 'মারি তো গণভার, ল্বটি তো ভাণভার' যদি পণ করে বস তবে গণভারও বাঁচবে, ভাণভারও বাঁচবে, তুমিও যেমন আরামে আছ তেমনি আরামে থাকবে। আমি প্রস্তাব করি, আমরা প্রত্যেকে দ্টি করে বিদেশী ছাত্র পালন করব, তাদের পড়াশ্বনো এবং শরীরমনের সমস্ত চর্চার ভার আমাদের উপর থাকবে।

শ্রীশ। এই তোমার কাজ! এর জন্যই আমরা সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেছি? শেষকালে ছেলে মান্ব করতে হবে! তা হলে নিজের ছেলে কী অপরাধ করেছে।

বিপিন। (বিরক্ত হইয়া) তা যদি বল তা হলে সম্যাসীর তো কমই নেই; কমের মধ্যে ডিক্ষে আর দ্রমণ আর ভন্ডামি।

শ্রীশ। (রাগিয়া) আমি দেখছি আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন এ সভার মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি যাঁদের শ্রম্থামান্ত নেই, তাঁরা যত শীঘ্র এ সভা পরিত্যাগ করে সন্তান-পালনে প্রবৃত্ত হন ততই আমাদের মণ্যাল।

বিপিন। (আরম্ভবর্ণ হইয়া) নিজের সম্বন্ধে কিছ্ব বলতে চাই নে, কিম্তু এ সভায় এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা সম্যাসগ্রহণের কঠোরতা এবং সম্তানপালনের ত্যাগস্বীকার দ্বেয়েরই অযোগ্য, তাঁদের—

চন্দ্রবাব্। (চোথের কাছ হইতে কার্যবিবরণের খাতা নামাইয়া) উত্থাপিত প্রস্তাব সম্বন্ধে পূর্ণবাব্যর অহিপ্রায় জানতে পারলে আমার মন্তব্য প্রকাশ করবার অবসর পাই।

পূর্ণ। অদ্য বিশেষরূপে সভার ঐক্য-বিধানের জন্য একটা কাজ অবলন্দ্রন করবার প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু কাজের প্রস্তাবে ঐক্যের লক্ষণ কিরকম পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে সে আর কাউকে চোখে আঙ্বল দিয়ে দেখাবার দরকার নেই। ইতিমধ্যে আমি যদি আবার একটা তৃতীয় মত প্রকাশ করে বিসি তা হলে বিরোধানলে তৃতীয় আহ্বতি দান করা হবে— অতএব আমার প্রস্তাব এই ষে, সভাপতিমশায় আমাদের কাজ নির্দেশ করে দেবেন এবং আমরা তাই শিরোধার্য করে নিয়ে বিনা বিচারে পালন করে যাব, কার্যসাধন এবং ঐক্যসাধনের এই একমাত্র উপায় আছে।

পাশের ঘরে এক ব্যক্তি আবার একবার নড়িয়া-চড়িয়া বসিল এবং তাহার চাবি ঝন্ করিয়া উঠিল

চন্দ্রাব্। আমাদের প্রথম কর্তব্য ভারতবর্ষের দারিদ্রমোচন, এবং তার আশ্ উপায় বাণিজ্য। আমরা কয়জনে বড়ো বাণিজ্য চালাতে পারি নে, কিন্তু তার স্ত্রপাত করতে পারি। মনে করো আমরা সকলেই যদি দিয়াশলাই সন্বন্ধে পরীক্ষা আরশ্ভ করি। এমন যদি একটা কাঠি বের করতে পারি যা সহজে জনলে, শীঘ্র নেবে না এবং দেশের সর্বন্ত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তা হলে দেশে সমতা দেশলাই নির্মাণের কোনো বাধা থাকে না। আমি বলছি শ্ব্রু ও জিনিস্টা প্রস্তুত করার প্রণালী জানলেই তো হবে না। আমাদের দেশে যত রকম কাঠ মেলে তার মধ্যে কোন্ কাঠটা সব চেয়ে দাহ্য তার সন্ধান করা চাই।

বিপিন। দাহনতত্ত্ব সম্বশ্ধে পূর্ণবাব্র কিছ্ম অভিজ্ঞতা আছে বলে মনে হয়। চন্দ্রবাব্। তাই নাকি। কী পূর্ণ, তুমি কি দাহ্য পদার্থের পরীক্ষা করেছ নাকি। পূর্ণ। আমার মনে হয় খ্যাংরা কাঠি জিনিসটা সম্তাও বটে অথচ—

বিপিন। হাঁ, অথচ ওটা সহজেই জন্মলা ধরিয়ে দেয়, কিন্তু কুমার-সভায় তার পরীক্ষা সহজ নয়।

**ज्यात् । को वलाइन** विभिनवान् । कथाने भन्ना (भन्न ना ।

বিপিন। আমি বলছিল্ম, আমাদের দেশে দাহ্য পদার্থ যথেন্ট আছে, যাতে দাহন করে এমন জিনিসেরও অভাব নেই; কিন্তু পরীক্ষাটা খুব বিবেচনাপ্রবিক করা চাই।

চন্দ্রবাব্। ঠিক কথা বলেছেন। অনেক কাঠ আছে, যেমন শীঘ্র জনলে ওঠে তেমনি শীঘ্র পাড়েছাই হয়ে যায়।

বিপিন। আছে বৈকি।

চন্দ্রবাব্। শীঘ্র জন্মতে, অলপ অলপ করে জন্মতে, অনেকক্ষণ ধরে শেষ পর্যন্ত জন্মতে, এমন জিনিসটি চাই। খন্ত্রজন্মে পাওয়া যাবে না কি?

শ্রীশ। খ্র পাওয়া যাবে, হয়তো দেখবেন হাতের কাছেই আছে। পূর্ণ। পাকাটি এবং খ্যাংরা কাঠি দিয়ে শীঘ্রই প্রীক্ষা করে দেখব।

শ্রীশ মুখ ফিরাইয়া হাসিল

#### অক্ষয়ের প্রবেশ

অক্ষয়। মশায়, প্রবেশ করতে পারি?

ক্ষীণদৃষ্টি চন্দ্রমাধববাব্ হঠাং চিনিতে না পারিক্ষা ভ্রুকৃণ্ডিত করিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন

অক্ষয়। মশায়, ভয় পাবেন না এবং অমন ভ্রুকৃটি করে আমাকেও ভয় দেখাবেন না। আমি অভূতপূর্ব নই, এমন-কি, আমি আপনাদেরই ভূতপূর্ব— আমার নাম—

চন্দ্রবাব্। আর নাম বলতে হবে না। আস্নুন, আস্বুন অক্ষয়বাব্—

তিন তর্ণ সভ্য অক্ষয়কে নমস্কার করিল। বিপিন ও শ্রীশ দ্ই কথ্য সদ্যোবিবাদের বিমর্ধতায় গদভার হইয়া বসিয়া রহিল

পূর্ণ। মশায়, অভূতপূর্বের চেয়ে ভূতপূর্বকেই বেশি ভয় হয়।

অক্ষয়। পূর্ণবাব্ বৃদ্ধিমানের মতো কথাই বলেছেন। সংসারে ভূতের ভয়টাই প্রচলিত। নিজে যে ব্যক্তি ভূত অন্য লোকের জীবনসম্ভোগটা তার কাছে বাঞ্চনীয় হতে পারেই না, এই মনে করে মান্য ভূতকে ভয়ংকর কল্পনা করে। অতএব সভাপতিমশার, চিরকুমার-সভার ভূতটিকে সভা থেকে ঝাড়াবেন, না পূর্বসম্পর্কের মমতা-বশত একখানি চৌকি দেবেন—এই বেলা বল্ন।

চন্দ্রবাব্। চৌকি দেওয়াই স্থির।

একখানি চেয়ার অগ্রসর করিয়া দিলেন

আক্ষয়। সর্বসম্মতিক্রমে আসন গ্রহণ করলমে। আপনারা আমাকে নিতানত ভদ্রতা করে বসতে বললেন বলেই যে আমি অভদ্রতা করে বসেই থাকব আমাকে এমন অসভা মনে করবেন না। বিশেষত পান তামাক এবং পত্নী আপনাদের সভার নিয়মবির্ম্থ, অথচ ঐ তিনটে বদ্ অভ্যাসই আমাকে একেবারে মাটি করেছে, স্কুরাং চট্পট্ কাব্জের কথা সেরেই বাড়িম্থো হতে হবে।

চন্দ্রবাব্। (হাসিয়া) আপনি যখন সভ্য নন তখন আপনার সম্বন্ধে সভার নিয়ম নাই খাটালেম: পান-তামাকের বন্দোবস্ত বোধ হয় করে দিতে পারব, কিন্তু আপনার তৃতীয় নেশাই—

অক্ষয়। সেটি এখানে বহন করে আনবার চেষ্টা করবেন না, আমার সে নেশাটি প্রকাশ্য নয়।

চন্দ্রবাব্ পান-তামাকের জন্য সনাতন চাকরকে ডাকিবার উপক্রম করিলেন।
পূর্ণ 'আমি ডাকিয়া দিতেছি' বলিয়া উঠিল—
পাশের ঘরে চাবি এবং চুড়ি এবং সহসা পলায়নের শব্দ একসঞ্গে শোনা গেল

অক্ষয়। যদ্মিন্ দেশে যদাচারঃ। যতক্ষণ আমি এখানে আছি ততক্ষণ আমি আপনাদের চির-কুমার, কোনো প্রভেদ নেই। এখন আমার প্রস্তাবটা শ্নুন্ন।

> চন্দ্রবাব, টেবিলের উপর কার্যবিবরণের খাতাটির প্রতি অত্যন্ত ঝ্রিকয়া পড়িয়া মন দিয়া শ্রনিতে লাগিলেন

অক্ষয়। আমার কোনো মফস্বলের ধনী বন্ধ্ব তাঁর একটি সন্তানকে আপনাদের কুমার-সভার সভ্য করতে ইচ্ছা করেছেন।

চন্দ্রবাব্। (বিশ্মিত হইয়া) বাপ ছেলেটির বিবাহ দিতে চান না!

অক্ষয়। সে আপনারা নিশ্চিত থাকুন— বিবাহ সে কোনোক্রমেই করবে না, আমি তার জামিন রইল্ম। তার দ্র সম্পর্কের এক দাদা-সন্দ্ধ সভ্য হবেন। তাঁর সম্বন্ধেও আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। কারণ যদিচ তিনি আপনাদের মতো সনুকুমার নন, কিন্তু আপনাদের সকলের চেয়ে বেশি কুমার, তাঁর বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে— সন্তরাং তাঁর সন্দেহের বয়সটা আর নেই, সোভাগ্যক্রমে সেটা আপনাদের সকলেরই আছে।

চন্দ্রবাব,। সভাপদপ্রাথীদের নাম ধাম বিবরণ—

অক্ষয়। অবশ্যই তাঁদের নাম ধাম বিবরণ একটা আছেই, সভাকে তার থেকে বঞ্চিত করতে পারা যাবে না— সভ্য যখন পাবেন তখন নাম ধাম বিবরণ-স্কৃষ্ধই পাবেন। কিন্তু আপনাদের এই এক তলার স্যাৎসেতে ঘরটি স্বাস্থোর পক্ষে অনুকৃলে নয়; আপনাদের এই চিরকুমার-ক'টির চিরম্ব যাতে হ্রাস না হয় সে দিকে একট্ব দৃষ্টি রাখবেন।

চন্দ্র। (কিণ্ডিং লঙ্জিত হইয়া খাতাটি নাকের কাছে তুলিয়া লইয়া) অক্ষয়বাব্, আপনি জানেন তো আমাদের আয়—

অক্ষয়। আয়ের কথাটা আর প্রকাশ করবেন না, আমি জানি ও আলোচনাটা চিত্তপ্রফল্লেকর নয়। ভালো ঘরের বন্দোবসত করে রাখা হয়েছে, সেজন্যে আপনাদের ধনাধ্যক্ষকে স্মরণ করতে হবে না। চল্ল-না, আজই সমসত দেখিয়ে শ্রনিয়ে আনি।

> বিমর্ষ বিপিন-শ্রীশের মূখ উল্জন্ত হইয়া উঠিল। সভাপতিও প্রফ্কল হইয়া উঠিয়া চুলের মধ্য দিয়া বার বার আঙ্কল ব্লাইতে ব্লাইতে চুলগ্লাকে অভ্যন্ত অপরিন্দার করিয়া ভূলিলেন। কেবল পূর্ণ অভ্যন্ত দমিয়া গেল

পূর্ণ। সভার স্থান-পরিবর্তনটা কিছু নয়।

অক্ষয়। কেন, এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি করলেই কি আপনাদের চিরকোমার্যের প্রদীপ হাওয়ায় নিবে যাবে।

পূর্ণ। এ ঘরটি তো আমাদের মন্দ বোধ হয় না।

অক্ষয়। মন্দ নয়। কিন্তু এর চেয়ে ভালো ঘর শহরে দুম্প্রাপ্য হবে না।

পূর্ণ। আমার তো মনে হয় বিলাসিতার দিকে মন না দিয়ে খানিকটা কণ্টসহিষ্কৃতা অভ্যাস করা ভালো।

গ্রীশ। সেটা সভার অধিবেশনে না করে সভার বাইরে করা যাবে।

বিপিন। একটা কাজে প্রবৃত্ত হলেই এত ক্লেশ সহ্য করবার অবসর পাওয়া যায় যে, অকারণে বলক্ষয় করা মূঢ়তা।

অক্ষয়। বন্ধ্বগণ, আমার পরামর্শ শোনো, সভাঘরের অন্ধকার দিয়ে চিরকৌমার্থ-রতের অন্ধকার আর বাড়িয়ো না। আলোক এবং বাতাস স্থাজাতীয় নয়, অতএব সভার মধ্যে ও দুটোকে প্রবেশ করতে বাধা দিয়ো না। আরো বিবেচনা করে দেখো, এ স্থানটি অত্যন্ত সরস, তোমাদের ব্রতিটি তদ্বপ্যুক্ত নয়। বাতিকের চর্চা করছ করো, কিন্তু বাতের চর্চা তোমাদের প্রতিজ্ঞার মধ্যে নয়। কীবল শ্রীশবাব্র। বিপিনবাব্রর কীমত।

শ্রীশ ও বিপিন। ঠিক কথা। ঘরটা একবার দেখেই আসা যাক-না।

পূর্ণ বিমর্ষ হইয়া নির্ত্তর রহিল। পাশের ঘরেও চাবি একবার ঠ্ন্ করিল কিন্তু অত্যন্ত অপ্রসন্ন স্বরে

অক্ষয়। চন্দ্ৰবাব্, এখনই আস্থ্ৰ-না দেখিয়ে আনি। চন্দ্ৰবাব্য চন্দ্ৰন।

[ চন্দ্রবাব্ব ও অক্ষয়ের প্রস্থান

বিপিন। দেখো প্র্ণবাব্, সত্যি কথা বলচ্ছি তোমাকে, চিরকুমার-সভার ফ্রন্টিয়ার প্রানিসতে আমরা পর্দা জিনিসটার অনুমোদন করি নে। ঐখান থেকেই শ্রন্থবেশের পর্থ।

পূর্ণ। মানে কী হল।

বিপিন। পর্দার মতো উড়াক্ষা জিনিস, অলপ একটা হাওয়াতে চণ্ডল হয়ে ওঠে. কুমার-সভার সে যোগ্য নয়।

শ্রীশ। এখানকার সীমানা-রক্ষার জন্য পাকা ই'টের দেওয়ালের মতো অচল পদার্থ চাই। ঐ পর্দাটা ভালো ঠেকছে না।

প্রণ। তোমাদের কথাগ্রলো কিছা রহসাময় শোনাচ্ছে।

বিপিন। সে কথা ঠিক। রহস্য পদার্থটাই সর্বনেশে। চিরকুমারদের সকলের চেয়ে যে বড়ো শুরু, পর্দা-বেষ্টনীর মধ্যেই তার বাস।

শ্রীশ। আমাদের রত হচ্ছে পর্দাটাকে আক্রমণ করা, তাকে ছিল্ল করে ফেলা। পর্দার ছায়ায় ছায়ায় ফেরে যে মায়ামশূগী আলো ফেললেই মরীচিকার মতো সে মিলিয়ে যাবে।

পূর্ণ। শ্রীশবাব্ব, মরীচিকা মেলাতে পারে, কিন্তু তৃষ্ণা তো মেলায় না।

শ্রীশ। কেন মেলাবে। ওটা থাকা চাই। তৃষ্ণা না থাকলে আমাদের ছোটাবে কিসে। কেবল জানা দরকার কোন্পথে ছুটলে ফল পাওয়া যাবে।

নেপথ্যে গান

ওগো, তোরা কে যাবি পারে।

বিপিন। একট্ আস্তে। গান শ্নতে পাচ্ছ না? খাসা গান বটে।

পূর্ণ। ঐ গানটাও কি পর্দা নয়। ওর আড়ালে যে রহস্য গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে, পথে বিপথে ছোটাবার ক্ষমতা তারও আছে। বিপিন। থাক্ ভাই। তত্ত্বকথাটা এখন থাক্। একটা শানতে দাও। খাব কাছের বাড়ি থেকেই গানটা আসছে, শানেছি অক্ষয়বাবার বাসা ঐথানেই।

শ্রীশ। গানের কথাটা বেশ স্পন্ট শোনা যাচ্ছে।

নেপথ্যে গান

ওগো, তোরা কে বাবি পারে।

স্থামি তরী নিয়ে বসে আছি নদী-কিনারে।
ও পারেতে উপবনে কত খেলা কত জনে,
এ পারেতে ধ্ ধ্ মর্ বারি বিনা রে।
এইবেলা বেলা আছে, আয়, কে বাবি।
মিছে কেন কাটে কাল কত কী ভাবি।
স্থা পাটে যাবে নেমে, স্বাতাস যাবে খেমে,
খেয়া বন্ধ হয়ে যাবে সন্ধ্যা-আধারে।

শ্রীশ। গানটা বোধ হচ্ছে যেন কুমার-সভাকেই ভয় দেখাবার গান। খেয়া বন্ধ হয়ে গেলেই তো মুশকিল।

বিপিন। ঐ শ্নলে না, বললে—'এ পারেতে ধ্ ধ্ মর্ বারি বিনা রে'। প্র্ণ। তা হলে আর দেরি কেন। পারে যাবার জোগাড় করা। শ্রীশ। গলাটা শ্লে বোধ হচ্ছে পারে নিয়ে যাবে না, অতলে তলিয়ে দেবে।

[সকলের প্রস্থান

# দ্বিতীয় দুশ্য

### গ্রীশের বাসা

শ্রীশ তাহার বাসায় দক্ষিণের বারান্দায় একখানা বড়ো হাতাওয়ালা কেদারার দুই হাতার উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া শুকুসন্ধ্যায় চুপচাপ বাসিয়া সিগারেট ফ'্কিতেছিল। পাশে টিপায়ের উপর রেকাবিতে একটি ক্লাসে বরফ-দেওয়া লেমনেড ও ক্ত্পাকার কুন্দফ্লের মালা

#### বিগিনের প্রবেশ

বিপিন। কী গো সন্ন্যাসীঠাকুর।

শ্রীশ। (উঠিয়া বিসয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া) এখনো বুঝি ঝগড়া ভূলতে পার নি? আচ্ছা ভাই শিশ্বপালক, তুমি কি সতিয় মনে কর আমি সম্ম্যাসী হতে পারি নে।

বিপিন। কেন পারবে না। কিন্তু অনেকগর্বল তল্পিদার চেলা সংগ্রে থাকা চাই।

শ্রীশ। তার তাৎপর্য এই যে, কেউ-বা আমার বেলফ্রলের মালা গেথে দেবে, কেউ-বা বাজার থেকে লেমনেড ও বরফ ভিক্ষে করে আনবে, এই তো? তাতে ক্ষতিটা কী। যে সম্যাসধর্মে বেল-ফ্রলের প্রতি বৈরাগ্য এবং ঠান্ডা লেমনেডের প্রতি বিতৃষ্ণা জ্ব্মায় সেটা কি খ্ব উচ্চুদরের সম্যাস।

বিপিন। সাধারণ ভাষায় তো সম্ন্যাসধর্ম বলতে সেই রকমটাই বোঝায়।

শ্রীশ। ঐ শোনো, তুমি কি মনে কর ভাষায় একটা কথার একটা বৈ অর্থ নেই। একজনের কাছে সম্ন্যাসী কথাটার যে অর্থ, আর-একজনের কাছেও যদি ঠিক সেই অর্থ ই হয়, তা হলে মন বলে একটা স্বাধীন পদার্থ আছে কী করতে।

বিপিন। তোমার মন সম্মাসী কথাটার কী অর্থ করছেন আমার মন সেইটি শোনবার জন্য উৎস<sub>ন</sub>ক হয়েছেন। শ্রীশ। আমার সন্ত্যাসীর সাজ এই রকম— গলায় ফ্বলের মালা, গায়ে চন্দন, কানে কুণ্ডল, মুথে হাস্য। আমার সন্ত্যাসীর কাজ মানুষের চিত্ত-আকর্ষণ। সুন্দর চেহারা, মিণ্টি গলা, বস্কৃতায় অধিকার, এ-সমস্ত না থাকলে সন্ত্যাসী হয়ে উপযুক্ত ফল পাওয়া যায় না। রুচি বুন্ধি কার্যক্ষমতা ও প্রফ্লেতা, সকল বিষয়েই আমার সন্ত্যাসী-সম্প্রদায়কে গৃহদেথর আদেশ হতে হবে।

বিপিন। অর্থাৎ, একদল কার্তিককে ময়ুরের উপর চড়ে রাস্তায় বেরোতে হবে।

শ্রীশ। ময়্র না পাওয়া যায় ট্রাম আছে, পদরজেও নারাজ নই। কুমার-সভা মানেই তো কার্তিকের সভা। কিন্তু কার্তিক কি কেবল স্প্রুষ ছিলেন। তিনিই ছিলেন ন্বর্গের সেনাপতি। বিপিন। লড়াইয়ের জন্যে তাঁর দ্বিমান্ত হাত, কিন্তু বস্তৃতা করবার জন্যে তাঁর তিনজোড়া মুখ।

দ্রীশ। এর থেকে প্রমাণ হয় আমাদের আর্য পিতামহরা বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবলকে তিনগ্রণ বেশি বলেই জানতেন। আমিও পালোয়ানিকে বীরত্বের আদর্শ বলে মানি নে।

বিপিন। ওটা বুঝি আমার উপর হল?

শ্রীশ। ঐ দেখো। মান্ষকে অহংকারে কী রকম মাটি করে। তুমি ঠিক করে রেখেছ পালোয়ান বললেই তোমাকে বলা হল। তুমি কলিয়াগের ভীমসেন। আচ্ছা, এসো, যুদ্ধং দেহি। একবার বীরত্বের পরীক্ষা হয়ে যাক।

এই বলিয়া দ্ই বন্ধ্ ক্ষণকালের জন্য লীলাছেলে হাত-কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল।
বিপিন হঠাং 'এইবার ভীমসেনের পতন' বলিয়া ধপ করিয়া শ্রীশের কেদারাটা অধিকার করিয়া ভাহার
উপরে দ্ই পা তুলিয়া দিল এবং 'উঃ অসহ্য তৃষ্ণা' বলিয়া লেমনেডের গ্লাসটি এক নিশ্বাসে খালি করিল।
তথন শ্রীশ তাড়াতাড়ি কুন্দফ্লের মালাটি সংগ্রহ করিয়া 'কিন্তু বিজয়মালাটি আমার' বলিয়া সেটা মাথার
জড়াইল এবং বেতের মোড়াটার উপরে বসিয়া পড়িল

শ্রীশ। আচ্ছা ভাই, সত্যি বলো, একদল শিক্ষিত লোক যদি এই রকম সংসার পরিত্যাগ করে পরিপাটি সম্পার, প্রফাল্ল প্রসল্ল মন্থে, গানে এবং বস্কৃতায় ভারতবর্ষের চতুর্দিকে শিক্ষা বিস্তার করে বেডায়, তাতে উপকার হয় কি না।

বিপিন। আইডিয়াটা ভালো বটে।

শ্রীশ। অর্থাৎ, শ্নুনতে স্কুলর, কিন্তু করতে অসাধ্য। আমি বলছি, অসাধ্য নয় এবং আমি দ্ভান্ত ন্বারা তার প্রমাণ করব। ভারতবর্ষে সয়্যাসধর্ম বলে একটা প্রকান্ড শক্তি আছে; তার ছাই ঝেড়ে, তার ঝ্লিটা কেড়ে নিয়ে, তার জটা ম্ডিয়ে, তাকে সোন্দর্যে এবং কর্মনিন্ডায় প্রতিষ্ঠিত করাই চিরকুমার-সভার একমাত্র উদ্দেশ্য। ছেলে-পড়ানো এবং দেশলাইয়ের কাঠি তৈরি করবার জন্যে আমাদের মতো লোক চিরজীবনের ব্রত অবলম্বন করে নি। বলো বিপিন, তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি আছ কি না।

বিপিন। তোমার সন্ন্যাসীর যেরকম চেহারা গলা এবং আসবাবের প্রয়োজন আমার তো তার কিছ্ই নেই। তবে তল্পিদার হয়ে পিছনে যেতে রাজি আছি। কানে যদি সোনার কুণ্ডল, অণ্তত চোখে যদি সোনার চশমাটা প'রে যেখানে-সেখানে ঘ্রের বেড়াও তা হলে একটা প্রহরীর দরকার, সে কাজটা আমার শ্বারা কতকটা চলতে পারবে।

শ্রীশ। আবার ঠাট্টা!

বিপিন। না ভাই, ঠাট্টা নয়। আমি সতিটে বলছি, তোমার প্রস্তাবটাকে যদি সম্ভবপর করে তুলতে পার তা হলে খুব ভালোই হয়। তবে এরকম একটা সম্প্রদায়ে সকলেরই কাজ সমান হতে পারে না, যার যেমন স্বাভাবিক ক্ষমতা সেই অনুসারে যোগ দিতে পারে।

শ্রীশ। সে তো ঠিক কথা। কেবল একটি বিষয়ে আমাদের খ্ব দৃঢ় হতে হবে, স্থীব্রুজাতির কোনো সংস্তব রাখব না।

বিপিন। মাল্যচন্দন অঙ্গদকুন্ডল সবই রাখতে চাও, কেবল ঐ একটা বিষয়ে এত বেশি দৃঢ়তা কেন।

প্রীশ। ঐগ্রলো রাখছি বলেই দ্ঢ়তা। যেজন্যে চৈতন্য তাঁর অন্করদের স্থালাকের সংগ

থেকে কঠিন শাসনে দ্বে রেখেছিলেন। তাঁর ধর্ম অন্রাগ এবং সৌন্দর্যের ধর্ম, সেজনাই তাঁর পক্ষে প্রলোভনের ফাঁদ অনেক ছিল।

বিপিন। তা হলে ভয়ট্কুও আছে!

শ্রীশ। আমার নিজের জন্যে লেশমার নেই। আমি আমার মনকে প্থিবীর বিচিত্র সৌন্দর্যে ব্যাপ্ত করে রেখে দিই, কোনো-একটা ফাঁদে আমাকে ধরে কার সাধ্য, কিন্তু তোমরা যে দিনরাত্রি ফুটবল টেনিস ক্রিকেট নিয়ে থাক, তোমরা একবার পড়লে ব্যাট্বল গ্র্লিভান্ডা সবস্থে ঘাড়-গোড় ভেঙে পড়বে।

বিপিন। আছে। ভাই, সময় উপস্থিত হলে দেখা যাবে।

শ্রীশ। ও কথা ভালো নয়। সময় উপস্থিত হবে না, সময় উপস্থিত হতে দেব না। সময় তো রথে চড়ে আসেন না, আমরা তাঁকে ঘাড়ে করে নিয়ে আসি; কিল্তু তুমি যে সময়টার কথা বলছ তাকে বাহন-অভাবে ফিরতেই হবে।

## প্রণবাব্র প্রবেশ

উভয়ে। এসো পূর্ণবাব্।

বিপিন তাহাকে কেদারাটা ছাড়িয়া দিয়া একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বিসল

পূর্ণ। তোমাদের এই বারান্দায় জ্যোৎস্নাটি তো মন্দ রচনা কর নি, মাঝে মাঝে থামের ছায়া ফেলে ফেলে সাজিয়েছ ভালো।

শ্রীশ। ছাদের উপর জ্যোৎস্না রচনা করা প্রভৃতি কতকগর্নল অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা ক্রমাবার পূর্ব হতেই আমার আছে। কিন্তু দেখো পূর্ণবাব, ঐ দেশলাই করা-টরা ওগ্রেলা আমার ভালো আসে না। পূর্ণ। (ফ্রলের মালার দিকে চাহিয়া) সম্যাসধর্মেই কি তোমার অসামান্য দখল আছে নাকি।

শ্রীশ। সেই কথাই তো হচ্ছিল। সন্ন্যাসধর্ম তুমি কাকে বল শর্মা।

পূর্ণ। যে ধর্মে দর্জি ধোবা নাপিতের কোনো সহায়তা নিতে হয় না, তাঁতিকে একেবারেই মগ্রাহ্য করতে হয়, পিয়ার্স সোপের বিজ্ঞাপনের দিকে দূক্পাত করতে হয় না—

শ্রীশ। আরে ছিঃ, সে সম্যাসধর্ম তো বুড়ো হয়ে মরে গেছে। এখন নবীন সম্যাসী বলে একটা সম্প্রদায় গড়তে হবে—

পূর্ণ। বিদ্যাস্কেরের যাগ্রায় যে নবীন সম্যাসী আছেন তিনি মন্দ দৃষ্টান্ত নন, কিন্তু তিনি তো চিরকুমার-সভার বিধানমতে চলেন নি।

শ্রীশ। যদি চলতেন তা হলে তিনিই ঠিক দৃষ্টান্ত হতে পারতেন। সাজে সঙ্জায় বাক্যে আচরণে স্বন্দর এবং স্বনিপ্র হতে হবে—

পূর্ণ। কেবল রাজকন্যার দিক থেকে দূগ্টি নামাতে হবে। এই তো? বিনি স্কৃতার মালা গাঁথতে হবে, কিব্তু সে মালা পরাতে হবে কার গলায় হে!

শ্রীশ। স্বদেশের। কথাটা কিছ্ উচ্চ শ্রেণীর হয়ে পড়ল, কী করব বলো, মালিনী মাসি এবং রাজকুমারী একেবারেই নিষিশ্ধ— কিল্তু ঠাট্টা নয় প্র্ণবাব্

প্র্ণ। ঠাট্টার মতো মোটেই শোনাচ্ছে না— ভয়ানক কড়া কথা, একেবারে খট্খটে শ্বকনো।

শ্রীশ। আমাদের চিরকুমার-সভা থেকে এমন-একটি সম্ন্যাসী-সম্প্রদার গঠন করতে হবে যারা র্ছি শিক্ষা ও কর্মে সকল গৃহস্থের আদর্শ হবে। যারা সংগীত প্রভৃতি কলাবিদ্যায় অন্বিতীয় হবে, আবার লাঠি তলোয়ার-খেলা, ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক লক্ষ্য করায় পারদশী হবে—

পূর্ব। অর্থাং, মনোহরণ এবং প্রাণহরণ দুই কর্মেই মজবৃত হবে। প্রেন্থ দেবীচোধ্রানীর দল আর-কি!

শ্রীশ। বিশ্কমবাব, আমার আইডিয়াটা পূর্বে হতেই চুরি করে রেখেছেন, কিন্তু ওটাকে কাজে শাগিয়ে আমাদের নিজের করে নিতে হবে। প্রণ। সভাপতিমশায় কী বলেন।

শ্রীশ। তাঁকে কদিন ধরে ব্রন্ধিয়ে ব্রন্ধিয়ে আমার দলে টেনে নিয়েছি। কিন্তু, তিনি তাঁর দেশালাইয়ের কাঠি ছাড়েন নি। তিনি বলেন, সন্ত্যাসীরা কৃষিতত্ত্ব প্রভৃতি শিখে গ্রামে গ্রামে চাষাদের শিখিয়ে বেড়াবে, এক টাকা করে শেয়ার নিয়ে একটা ব্যাৎক খ্লে বড়ো বড়ো পল্লীতে ন্তন নিয়মে এক-একটা দোকান বসিয়ে আসবে—ভারতবর্ষের চারি দিকে বাণিজ্যের জাল বিশ্তার করে দেবে। তিনি খ্র মেতে উঠেছেন।

পূর্ণ। বিপিনবাব্রর কী মত।

বিপিন। যদিচ আমি নিজেকে গ্রীশের নবীন সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের আদর্শ পরেষ বলে জ্ঞান করি নে, কিম্তু দল যদি গড়ে ওঠে তো আমিও সন্ন্যাসী সাজতে রাজি আছি।

পূর্ণ। কিন্তু সাজতে খরচ আছে মশায়। কেবল কৌপীন নয় তো, অঙগদ কুণ্ডল আভরণ কুন্তলীন দেলখোশ—

শ্রীশ। পূর্ণবাব, ঠাট্টাই কর আর যাই কর, চিরকুমার-সভা সন্ন্যাসী-সভা হরেই। আমরা এক দিকে কঠোর আত্মত্যাগ করব, অন্য দিকে মনুষ্যত্বের কোনো উপকরণ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করব না। আমরা কঠিন শোষ্য এবং লালত সোন্দর্য উভয়কেই সমান আদরে বরণ করব, সেই দুর্হ সাধনায় ভারতবর্ষে নবযুগের আবিতাবে হবে—

পূর্ণ। ব্রেছি শ্রীশবাব্— কিন্তু নারী কি মন্ষ্যত্বের একটা সর্বপ্রধান উপকরণের মধ্যে গণ্য নয়। এবং তাঁকে উপেক্ষা করলে লগিত সৌন্দর্যের প্রতি কি সমাদর রক্ষা হবে। তার কী উপায় করলে।

শ্রীশ। নারীর একটা দোষ, নরজাতিকে তিনি লতার মতো বেল্টন করে ধরেন। যদি তাঁর শ্বারা বিজড়িত হবার আশংকা না থাকত, যদি তাঁকে রক্ষা করেও প্রাধীনতা রক্ষা করা যেত, তা হলে কোনো কথা ছিল না। কাজে যথন জাবিন উংসর্গ করতে হবে তখন কাজের সমস্ত বাধা দ্বে করতে চাই—পাণিগ্রহণ করে ফেললে নিজের পাণিকেও বন্ধ করে ফেলতে হবে, সে হলে চলবে না প্রণবিব্।

প্রণি বাসত হোয়ো না ভাই, আমি আমার শ্বভবিবাহে তে।মাদের নিমন্ত্রণ করতে আসি নি। কিন্তু ভেবে দেখো দেখি, মন্যাজন্ম আর পাব কি না সন্দেহ, অথচ হুদয়কে চিরজীবন যে পিপাসার জল থেকে বণিত করতে যাচ্ছি তার প্রণস্বর্প আর কোথাও আর কিছ্ব জ্বটবে কি। ম্সলমানের স্বর্গে হ্রির আছে, হিন্দ্র স্বর্গেও অণসরার অভাব নেই, চিরকুমার-সভার স্বর্গে সভাপতি এবং সভামহাশয়দের চেয়ে মনোরম আর-কিছ্ব পাওয়া যাবে কি।

শ্রীশ। প্র্বাব্, বল কী। তুমি যে-

পূর্ণ। ভর নেই ভাই, এখনো মরিরা হয়ে উঠি নি। তোমার এই ছাদ-ভরা জ্যোৎস্না আর ঐ ফ্রলের গন্ধ কি কৌমার্যরত-রক্ষার সহায়তা করবার জন্যে সৃষ্টি হয়েছে। মনের মধ্যে মাঝে মাঝে যে বাষ্প জমে আমি সেটাকে উচ্ছর্নিত করে দেওয়াই ভালো বোধ করি; চেপে রেখে নিজেকে ভোলাতে গেলে কোন্দিন চিরকুমারব্রতের লোহার বয়লারখানা ফেটে যাবে। যাই হোক, যদি সম্যাসী হওয়াই নিথর কর তো আমিও যোগ দেব—কিন্তু আপাতত সভাটাকে তো রক্ষা করতে হবে।

শ্রীশ। কেন। কী হয়েছে।

পূর্ণ। অক্ষরবাব, আমাদের সভাকে বে স্থানাস্তর করবার ব্যবস্থা করছেন, এটা আমার ভালো ঠেকছে না।

শীশ। সন্দেহ জিনিসটা নাশ্তিকতার ছায়া। মন্দ হবে, ভেঙে যাবে, নন্ট হবে, এ-সব ভাব আমি কোনো অবস্থাতেই মনে স্থান দিই নে। ভালোই হবে, যা হচ্ছে বেশ হচ্ছে, চিরকুমার-সভার উদার বিস্তীর্ণ ভবিষাৎ আমি চোখের সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি— অক্ষয়বাব্ধ সভাকে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে ভার কী অনিষ্ট করতে পারেন। কেবল গলির এক নন্বর থেকে আর-এক নন্বরে নয়, আমাদের যে পথে-পথে দেশে-দেশে সণ্টরণ করে বেড়াতে হবে। সন্দেহ শঙ্কা উদ্বেগ এগ্রন্থো মন থেকে দ্বে করে দাও প্র্ণবাব্ধ— বিশ্বাস এবং আনন্দ না হলে বড়ো কাজ হয় না। বিপিন। দিনকতক দেখাই যাক-না। যদি কোনো অস্ক্রবিধার কারণ ঘটে তা হলে স্বস্থানে ফিরে আসা যাবে— আমাদের সেই অন্ধকার বিবর্গিট ফস্ করে কেউ কেড়ে নিচ্ছে না।

অকস্মাৎ চন্দ্রমাধববাব্র সবেগে প্রবেশ। তিনজনের সসম্ভ্রমে উত্থান

চন্দ্রবাব্। দেখো, আমি সেই কথাটা ভাবছিল্ম—

শ্রীশ। বস্কুন।

চন্দ্রবির্। না না, বসব না, আমি এখনই যাচছে। আমি বলছিল্ম, সন্ন্যাসরতের জন্যে আমাদের এখন থেকে প্রস্তুত হতে হবে। হঠাং একটা অপঘাত ঘটলে, কিংবা সাধারণ জনরজনালায়, কিরবন চিকিৎসা সে আমাদের শিক্ষা করতে হবে— ডাক্তার রামরতনবাব্ ফি-রবিবারে আমাদের দ্ব ঘণ্টা করে বক্কতা দেবেন বন্দোবস্ত করে এসেছি।

শ্রীশ। কিন্তু তাতে অনেক বিলম্ব হবে না?

চন্দ্রবাব্। বিলম্ব তো হবেই, কাজটি তো সহজ নয়। কেবল তাই নয়— আমাদের কিছ্ কিছ্ আইন অধ্যয়নও দরকার। অবিচার অত্যাচার থেকে রক্ষা করা এবং কার কতদ্র অধিকার সেটা চাষাভূষোদের বৃ্বিয়ে দেওয়া আমাদের কাজ।

শ্রীশ। চন্দ্রবাব, বস্থা--

চন্দ্রবাব্। না শ্রীশবাব্, বসতে পারছি নে, আমার একট্ কাজ আছে। আর-একটি আমাদের করতে হচ্ছে— গোর্র গাড়ি, ঢে'কি, তাঁত প্রভৃতি আমাদের দেশী অত্যাবশ্যক জিনিসগ্লিকে একট্-আধট্ সংশোধন করে যাতে কোনো অংশে তাদের সম্তা বা মজব্ত বা বেশি উপযোগী করে তুলতে পারি সে চেণ্টা আমাদের করতে হবে। এবার গ্রীজ্মের অবকাশে কেদারবাব্দের কারখানায় গিয়ে প্রত্যহ আমাদের কতকগ্রিল পরীক্ষা করা চাই।

শ্রীশ। চন্দ্রবাব, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন—

চোকি অগ্রসর-করণ

চন্দ্রবাব্। না না, আমি এখনই যাচ্ছি। দেখো, আমার মত এই যে, এই-সমস্ত গ্রামের ব্যবহার্য সামান্য জিনিসগ্লির যদি আমরা কোনো উন্নতি করতে পারি তা হলে তাতে করে চাষাদের মনের মধ্যে যেরকম আন্দোলন হবে বড়ো বড়ো সংস্কারকার্যেও তেমন হবে না। তাদের সেই চিরকালের দেকি-ঘানির কিছ্ম পরিবর্তন করতে পারলে তবে তাদের সমস্ত মন সজাগ হয়ে উঠবে, প্থিবী যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই এ তারা ব্রুবতে পারবে—

श्रीम। हम्प्रवाद्, वमरवन ना कि।

চন্দ্রবাব্। থাক্-না। একবার ভেবে দেখো, আমরা যে এতকাল ধরে শিক্ষা পেয়ে আসছি, উচিত ছিল আমাদের ঢেকি কুলো থেকে তার পরিচয় আরম্ভ হওয়া। বড়ো বড়ো কল-কারখানা তো দ্রের কথা, ঘরের মধ্যেই আমাদের সজাগ দ্ভি পড়ল না। আমাদের হাতের কাছে যা আছে আমরা না তার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখল্ম, না তার সম্বন্ধে চিন্তা করল্ম। যা ছিল তা তেমনিই রয়ে গেছে। মান্য অগ্রসর হচ্ছে অথচ তার জিনিসপত্র পিছিয়ে থাকছে, এ কখনো হতেই পারে না। আমরা পড়েই আছি—ইংরেজ আমাদের কাঁধে করে বহন করছে, তাকে এগোনো বলে না। ছোটোখাটো সামান্য গ্রামা জীবনযাত্রা পল্লীগ্রামের পিকল পথের মধ্যে বন্ধ হয়ে অচল হয়ে আছে. আমাদের সম্বাসী-সম্প্রদায়কে সেই গোর্র গাড়ির চাকা ঠেলতে হবে— কলের গাড়ির চালক হবার দ্রোশ্য এখন থাক্। কটা বাজল গ্রীশবাব্।

শ্রীশ। সাড়ে-আটটা বেজে গেছে।

চন্দ্রবাব্। তা হলে আমি যাই। কিন্তু এই কথা রইল, আমাদের এখন অন্য-সমস্ত আলোচনা ছেড়ে নির্মাত শিক্ষাকার্যে প্রবৃত্ত হতে হবে এবং—

পূর্ণ। আপনি যদি একটা বসেন চন্দ্রবাব, তা হলে আমার দৃই-একটা কথা বলবার আছে---

চন্দ্রবাব্। না, আজ আর সময় নেই—
প্র্ণ। বেশি কিছু নয়, আমি বলছিল্ম আমাদের সভা—
চন্দ্রবাব্। সে কথা কাল হবে প্রেবাব্।
প্র্ণ। কিন্তু কালই তো সভা বসছে—
চন্দ্রবাব্। আছো, তা হলে পরশ্। আমার সময় নেই—
প্র্ণ। দেখুন, অক্ষয়বাব্ যে—

চন্দ্রবাব্। প্রশ্বাব্, আমাকে মাপ করতে ইবেঁ, আজ দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু দেখো, আমার একটা কথা মনে হচ্ছিল যে, চিরকুমার-সভা যদি ক্রমে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ে তা হলে আমাদের সকল সভাই কিছু সম্যাসী হয়ে বেরিয়ে যেতে পারবেন না, অতএব ওর মধ্যে দুটি বিভাগ রাখা দরকার হবে—

পূর্ণ। স্থাবর এবং জঙ্গম।

চন্দ্রবাব্। তা সে যে নামই দাও। তা ছাড়া অক্ষয়বাব্ সেদিন একটি কথা যা বললেন সেও আমার মন্দ লাগল না। তিনি বলেন, চিরকুমার-সভার সংস্রবে আর-একটি সভা রাথা উচিত যাতে বিবাহিত এবং বিবাহ-সংকল্পিত লোকদের নেওয়া যেতে পারে। গৃহী লোকদেরও তো দেশের প্রতি কর্তব্য আছে। সকলেরই সাধ্যমত কোনো-না-কোনো হিতকর কাজে নিয্তু থাকতে হবে—এইটে হচ্ছে সাধারণ রত। আমাদের একদল কুমাররত ধারণ করে দেশে-দেশে বিচরণ করবেন, একদল কুমাররত ধারণ করে ধারণ করে এক জায়গায় স্থায়ী হয়ে বসে কাজ করবেন, আর-একদল গৃহী নিজ নিজ র্বুচি ও সাধ্য-অন্সারে একটা কোনো প্রয়োজনীয় কাজ অবলম্বন করে দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করবেন। যাঁরা প্রতিক-সম্প্রদায়ভুক্ত হবেন তাঁদের ম্যাপ-প্রস্তৃত, জরিপ, ভূতত্ত্বিদ্যা, উদ্ভিদ্বিদ্যা, প্রাণতিত্ব প্রভৃতি শিখতে হবে; তাঁরা যে দেশে যাবেন সেখানকার সমসত তথ্য তল্ল করে সংগ্রহ করবেন—তা হলেই ভারতবেষীয়ের দ্বারা ভারতবর্ষের যথার্থ বিবরণ লিপিবম্ব হবার ভিত্তি স্থাপিত হতে পারবে, হন্টার সাহেবের উপরেই নির্ভর করে কটোতে হবে না-

প্র্ণ। চন্দ্রবাব্ব, যদি বসেন তা হলে একটা কথা---

চন্দ্রবাব্। না, আমি বলছিল্ম, যেখানে যেখানে যাব সেখানকার ঐতিহাসিক জনশ্রতি এবং প্রাতন পর্থি সংগ্রহ করা আমাদের কাজ হবে; শিলালিপি তাম্রশাসন এগ্রেলাও সন্ধান করতে হবে— অতএব প্রাচীনলিপি-পরিচয়টাও আমাদের কিছুদিন অভ্যাস করা আবশ্যক।

পূর্ণ। সে-সব তো পরের কথা, আপাতত—

চন্দ্রবাব্। না না, আমি বলছি নে সকলকেই সব বিদ্যা শিখতে হবে, তা হলে কোনো কালে শেষ হবে না। অভির্তি-অন্সারে ওর মধ্যে আমরা কেউ-বা একটা কেউ-বা দ্বটো-তিনটে শিক্ষা করব—

শ্রীশ। কিন্তু, তা হলেও—

চন্দ্রবাব; । ধরো, পাঁচ বছর। পাঁচ বছরে আমরা প্রস্তৃত হয়ে বেরোতে পারব। যারা চিরজীবনের রত গ্রহণ করবে, পাঁচ বছর তাদের পক্ষে কিছ;ই নয়। তা ছাড়া এই পাঁচ বছরেই আমাদের পরীক্ষা হয়ে যাবে; যাঁরা টি'কে থাকতে পারবেন তাঁদের সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকবে না।

প্রণ। কিন্তু দেখন, আমাদের সভাটা যে স্থানান্তর করা হচ্ছে—

্ চন্দ্রবাব্। না প্র্ণবাব্, আজ আর কিছ্বতেই না, আমার অত্যন্ত জর্নর কাজ আছে। প্র্ণবাব্, আমার কথাগ্রলো ভালো করে চিন্তা করে দেখো। আপাতত মনে হতে পারে অসাধ্য, কিন্তু তা নয়। দ্বঃসাধ্য বটে—তা, ভালো কাজ মাত্রই দ্বঃসাধ্য। আমরা যদি পাঁচটি দ্দেপ্রতিজ্ঞালোক পাই তা হলে আমরা যা কাজ করব তা চিরকালের জন্য ভারতবর্ষকে আছ্রম করে দেবে।

শ্রীশ। কিন্তু, আপনি যে বলছিলেন গোর্র গাড়ির চাকা, প্রভৃতি ছোটো ছোটো জিনিস— চন্দ্রবাব্। ঠিক কথা, আমি তাকেও ছোটো মনে করে উপেক্ষা করি নে এবং বড়ো কাজকেও অসাধা জ্ঞান করে ভয় করি নে— প্রণ। কিন্তু, সভার অধিবেশন সম্বন্ধেও—
চন্দ্রবার্। সে-সব কথা কাল হবে প্রণবার্। আজ তবে চললা্ম।

[ **જી**ંચાન

বিপিন। ভাই শ্রীশ, চুপচাপ যে। এক মাতালের মাতলামি দেখে অন্য মাতালের নেশা ছুটে যায়। চন্দ্রবাবুর উৎসাহে তোমাকে সুন্ধ দমিয়ে দিয়েছে।

শ্রীশ। না হে, অনেক ভাববার কথা আছে। উৎসাহ কি সব সময়ে কেবল বকাবকি করে। কখনো-বা একেবারে নিদ্তব্ধ হয়ে থাকে, সেইটেই হল সাংঘাতিক অবস্থা।

বিপিন। পূর্ণবাব, হঠাৎ পালাচ্ছ যে?

পূর্ণ। সভাপতিমশায়কে রাস্তায় ধরতে যাচ্ছি, পথে যেতে যেতে যদি দৈবাং আমার দুটো-একটা কথায় কর্ণপাত করেন।

বিপিন! ঠিক উল্টো হবে। তাঁর যে-ক'টা কথা বাকি আছে সেইগর্লো তোমাকে শোনাতে শোনাতে কোথায় যাবার আছে সে কথা ভূলেই যাবেন।

### বনমালীর প্রবেশ

বনমালী। ভালো আছেন শ্রীশবাব্? বিপিনবাব্, ভালো তো? এই যে প্র্ণবাব্ আছেন দেখছি। তা, বেশ হয়েছে। আমি অনেক ব'লে-ক'য়ে সেই কুমারট্লির পাত্রী দ্টিকে ঠেকিয়ে রেথেছি।

শ্রীশ। কিন্তু আমাদের আর ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না। আমরা একটা গ্রের্তর কিছ্ করে ফেলব।

পূর্ণ। আপনারা বস্কুন শ্রীশবাব্। আমার একটা কাজ আছে।

বিপিন। তার চেয়ে আপনি বস্থন প্র্ণবাব্। আপনার কাজটা আমরা দ্বজনে মিলে সেরে দিয়ে আসছি।

পূর্ণ। তার চেয়ে তিনজনে মিলে সারাই তো ভালো।
বনমালী। আপনারা বাসত হচ্ছেন দেখছি। আছো, তা আর-এক সময় আসব।

# তৃতীয় দৃশ্য

# চন্দ্রবাব্র বাড়ি

# চন্দ্রমাধববাবন, নির্মালা

চন্দ্রবাব্। নিম্ল।

নিম্লা। কী মামা।

চন্দ্রবাব। নির্মাল, আমার গলার বোতামটা খাজে পাচ্ছি নে।

নিম'লা। বোধ হয় ঐখানেই কোথাও আছে।

চন্দ্রবাব্। (নিশ্চিন্তভাবে) একবার খংজে দেখো তো ফেনি।

নির্মালা। তুমি কোথায় কী ফেল আমি কি খংজে বের করতে পারি!

চন্দ্রবাব্। (মনে একট্খানি সন্দেহের সঞ্চার হওয়ার, স্নিশ্বকণ্ঠে) তুমিই তো পার নির্মাল। আমার সমসত নুটি সন্বন্ধে এত থৈব আর কার আছে?

নির্মালার র্ম্থ অভিমান চন্দ্রবাব্র স্নেহস্বরে অকস্মাৎ অগ্রাক্তলে বিগলিত হইবার উপক্রম করিল—
নিঃশব্দে সংবরণ করিবার চেন্টা করিতে লাগিল। তাহাকে নির্ব্তর দেখিরা চন্দ্রমাধববাব্ নির্মালার কাছে আসিলেন। নির্মালার মুখখানি দ্বই আঙ্ক দিয়া তুলিয়া ধরিয়া ক্ষণকাল দেখিলেন
(মুদ্বহাস্যে) নির্মাল আকাশে একট্ম্থানি মালিন্য দেখছি যেন। কী হয়েছে বলো দেখি।

নির্মানা। (ক্ষমুখ্যস্বরে) এতদিন পরে আমাকে তোমাদের চিরকুমার-সভা থেকে বিদায় দিচ্ছ কেন। আমি কী করেছি।

চন্দ্রবাব্। (আশ্চর্য হইয়া) চিরকুমার-সভা থেকে তোমাকে বিদায়! তোমার সংশ্যে সে সভার যোগ কী।

নির্মালা। দরজার আড়ালে থাকলে বৃঝি যোগ থাকে না? অন্তত সেই যতট্কু যোগ তাই বা কেন যাবে।

চন্দ্রবাব্। নির্মাল, তুমি তো এ সভার কাজ করবে না, যারা কাজ করবে তাদের স্থাবিধার প্রতি লক্ষ রেখেই—

নির্মানা। আমি কেন কাজ করব না। তোমার ভাগেন না হয়ে ভাগনী হয়ে জন্মোছ বলেই কি তোমাদের হিতকার্যে যোগ দিতে পারব না। তবে আমাকে এতদিন শিক্ষা দিলে কেন। নিজের হাতে আমার সমস্ত মন প্রাণ জাগিয়ে দিয়ে শেষকালে কাজের পথ রোধ করে দাও কী বলে।

চন্দ্রবাব্। নির্মাল, এক সময়ে তো বিবাহ করে তোমাকে সংসারের কাজে প্রবৃত্ত হতে হবে, চিরকুমার-সভার কাজ—

নিম্লা। বিবাহ আমি করব না।

**इन्द्रवाद् । उत्व की कत्रत्व वत्ना।** 

নিম'লা। দেশের কাজে তোমার সাহায্য করব।

চন্দ্রবাব্। আমরা তো সম্ন্যাসরত গ্রহণ করতে প্রস্তৃত হর্মোছ।

নির্মালা। ভারতবর্থে কি কেউ কখনো সম্রাসিনী হয় নি।

## চন্দ্রমাধববাব, নিরুত্তর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

মামা, যদি কোনো মেয়ে তোমাদের রত-গ্রহণের জন্যে অন্তরের সংগে প্রস্তৃত হয় তবে প্রকাশ্য-ভাবে তোমাদের সভার মধ্যে কেন তাকে গ্রহণ করবে না। আমি তোমাদের কোমার্যসভার কেন সভা না হব।

চন্দ্রবাব্। (শ্বিধাকৃণিঠতভাবে) অন্য যাঁরা সভ্য আছেন-

নির্মালা। যাঁরা সভ্য আছেন, যাঁরা ভারতবর্ষের হিতব্রত নেবেন, যাঁরা সম্যাসী হতে যাচ্ছেন, তাঁরা কি একজন ব্রতধারিণী স্থালোককে অসংকোচে নিজের দলে গ্রহণ করতে পারবেন না। তা যদি হয় তা হলে তাঁরা গৃহী হয়ে ঘরে রুখ্ধ থাকুন, তাঁদের শ্বারা কোনো কাজ হবে না।

চন্দ্রমাধববাব, চুলগা,লোর মধ্যে ঘন ঘন পাঁচ আঙ্কে চালাইয়া অত্যতে উন্ফোখ্নেফা করিয়া তুলিলেন।
এমন সময় হঠাও তাঁহার আন্তিনের ভিতর হইতে হারানো বোতামটা মাটিতে পড়িয়া গেল।
নির্মালা হাসিতে হাসিতে কুড়াইয়া লইয়া চন্দ্রমাধববাব্র ক্মিজের গলায় লাগাইয়া
দিল—চন্দ্রমাধববাব্ তাহার কোনো খবর লইলেন না—চুলের মধ্যে
অপ্যালিচালনা করিতে করিতে মন্তিককুলায়ের চিন্তাগা,লিকে
বিব্রত করিতে লাগিলেন।
[নির্মার প্রন্থান

### প্রবাব্র প্রবেশ

প্রণ। চন্দ্রবাব, সে কথাটা কি ভেবে দেখলেন। আমাদের সভাটিকে স্থানান্তর করা আমার বিবেচনায় ভালো হচ্ছে না।

চন্দ্রবাব্। আজ আর-একটি কথা উঠেছে, সেটা পূর্ণবাব্ তোমার সংগ্যে ভালো করে আলোচনা করতে ইচ্ছা করি। আমার একটি ভাগনী আছেন বোধ হয় জান?

প্রণ। (নিরীহভাবে) আপনার ভাগনী!

চন্দ্রবাব;। হাঁ, তাঁর নাম নির্মালা। আমাদের চিরকুমার-সভার সভেগ তাঁর হৃদয়ের খুব যোগ আছে।

প্রণ। (বিস্মিতভাবে) বলেন কী।

চন্দ্রবাব্। আমার বিশ্বাস, তার অনুরাগ এবং উৎসাহ আমাদের কারো চেয়ে কম নয়। পর্ণ। (উত্তেজিতভাবে) এ কথা শ্নলে আমাদের উৎসাহ বেড়ে ওঠে। স্বীলোক হয়ে তিনি— চন্দ্রবাব্। আমিও সেই কথা ভাবছি, স্বীলোকের সরল উৎসাহ প্রব্যের উৎসাহে যেন ন্তন প্রাণ সন্ধার করতে পারে— আমি নিজেই সেটা আজ অনুভব করছি।

প্রণ। (আবেগপ্র্ণভাবে) আমিও সেটা বেশ অন্মান করতে পারি।

চন্দ্রবাব্। প্রণবাব্, তোমারও কি ঐ মত।

পূৰ্ণ। কী মত বলছেন?

চন্দ্রাব্। অর্থাৎ, যথার্থ অনুরাগী স্থালোক আমাদের কঠিন কর্তব্যের বাধা না হয়ে যথার্থ সহায় হতে পারেন।

প্রণ। (নেপথ্যের প্রতি লক্ষ করিয়া উচ্চকপ্রে) সে বিষয়ে আমার লেশমাত্র সন্দেহ নেই। স্ত্রীজাতির অন্রাগ প্রব্যের অন্রাগের একমাত্র সজীব নির্ভার, তাঁদের উৎসাহে আমাদের উন্দীপনা। প্রব্যের উৎসাহকে নবজাত শিশ্বটির মতো মান্য করে তুলতে পারে কেবল স্ত্রীলোকের উৎসাহ।

## শ্রীশ ও বিপিনের প্রবেশ

শ্রীশ। তা তো পারে পূর্ণবাব্র, কিন্তু, সেই উৎসাহের অভাবেই কি আজ সভায় যেতে বিলম্ব হচ্ছে!

চন্দ্রবাব্। না না, দেরি হ্বার কারণ, আমার গলার বোতামটা কিছ্মতেই খ'রেজ পাচ্ছি নে। শ্রীশ। গলায় তো একটা বোতাম লাগানো রয়েছে দেখতে পাচ্ছি, আরো কি প্রয়োজন আছে। যদি-বা থাকে। আর ছিদ্র পাবেন কোথা।

চন্দ্রবাব্। (গলায় হাত দিয়া) তাই তো!— আমরা সকলেই তো উপস্থিত আছি, এখন সেই কথাটার আলোচনা হয়ে যাওয়া ভালো, কী বল পূর্ণবাব্।

প্রে। সে বেশ কথা, কিন্তু এ দিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে না?

চন্দ্রবাব্। না, এখনো সময় আছে। শ্রীশবাব্, তোমরা একট্ বোসো-না, কথাটা একট্ স্থির হয়ে ভেবে দেখবার যোগ্য। আমার একটি ভাগনী আছেন, তাঁর নাম নিম্লা—

# প্রণ হঠাং কাশিয়া লাল হইরা উঠিল

আমাদের কুমার-সভার সমসত উদেদশ্যের সঙ্গে তাঁর একান্ত মনের মিল।

খ্রীশ এবং বিপিন অবিচলিত নির্ংস্কভাবে শ্রনিয়া যাইতে লাগিল

এ কথা আমি নিশ্চয় বলতে পারি, তাঁর উৎসাহ আমাদের কারো চেয়ে কম নয়।

শ্রীশ ও বিপিনের কাছ হইতে কিছুমার সাড়া না পাইয়া চন্দ্রবাব্ ও মনে মনে একটা, উর্জোজত হইতেছিলেন

এ কথা আমি ভালোর্প বিবেচনা করে দেখে স্থির করেছি, স্থালোকের উৎসাহ প্রাধের সমস্ত বৃহৎ কার্যের মহৎ অবলম্বন। কী বল পূর্ণবাব্ ?

প্রণ (নিম্তেজভাবে) তা তো বটেই।

চন্দ্রবাব্। (হঠাৎ সবেগে) নির্মালা যদি কুমার-সভার সভ্য হবার জন্য প্রাথী থাকে, তা হলে তাকে আমরা সভ্য না করব কেন।

প্ণ। বলেন কী চন্দ্রবাব্।

শ্রীশ। আমরা কখনো কলপনা করি নি যে, কোনো স্থালোক আমাদের সভার সভা হতে ইচ্ছা প্রকাশ করবেন, সতুরাং এ সম্বন্ধে আমাদের কোনো নিয়ম নেই—

বিপিন। নিষেধও নেই।

শ্রীশ। স্পন্ট নিষেধ না থাকতে পারে কিন্তু আমাদের সভার যে-সকল উন্দেশ্য তা স্মীলোকের শ্বারা সাধিত হবার নয়।

বিপিন। আমাদের সভার উদ্দেশ্য সংকীর্ণ নয়, এবং বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে গেলে বিচিত্র শ্রেণীর ও বিচিত্র শক্তির লোকের বিচিত্র চেন্দীয় প্রবৃত্ত হওয়া চাই। স্বদেশের হিতসাধন একজন স্থীলোক বেরকম পারবেন তুমি সেরকম পারবে না, এবং তুমি বেরকম পারবে একজন স্থীলোক সেরকম পারবেন না—অতএব সভার উদ্দেশ্যকে সর্বাজ্ঞসম্পূর্ণভাবে সাধন করতে গেলে তোমারও বেমন দরকার স্থীসভারও তেমনি দরকার।

শ্রীশ। যারা কান্ধ করতে চায় না তারাই উদ্দেশ্যকে ফলাও করে তোলে। যথার্থ কান্ধ করতে গোলেই লক্ষ্যকে সীমাবন্ধ করতে হয়। আমাদের সভার উদ্দেশ্যকে যত বৃহৎ মনে করে তুমি বেশ নিশিচনত আছ আমি তত বৃহৎ মনে করি নে।

বিপিন। আমাদের সভার কার্যক্ষেত্র অন্তত এতটা বৃহৎ যে তোমাকে গ্রহণ করেছে বলে আমাকে পরিত্যাগ করতে হয় নি এবং আমাকে গ্রহণ করেছে বলে তোমাকে পরিত্যাগ করতে হয় নি। তোমার আমার উভয়েরই যদি এখানে স্থান হয়ে থাকে, আমাদের দৃদ্ধনেরই যদি এখানে উপযোগিতা ও আবশ্যকতা থাকে, তা হলে আরো-একজন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের এখানে স্থান হওয়া এমন কী কঠিন।

শ্রীশ। উদারতা অতি উত্তম জিনিস, সে আমি নীতিশাস্তে পড়েছি। আমি তোমার সেই উদারতাকে নত করতে চাই নে, বিভন্ত করতে চাই মাত্র। স্থালাকেরা যে কাজ করতে পারেন তার জন্যে তাঁরা স্বতন্ত সভা কর্ন, আমরা তার সভা হবার প্রাথী হব না, এবং আমাদের সভাও আমাদেরই থাক্। নইলে আমরা পরস্পরের কাজের বাধা হব মাত্র। মাথাটা চিন্তা করে মর্ক, উদরটা পরিপাক করতে থাক্—পাকযন্ত্রটি মাথার মধ্যে এবং মস্তিক্টি পেটের মধ্যে প্রবেশচেন্টা না করলেই বস্।

বিপিন। কিন্তু তাই বলে মাথাটা ছিল্ল করে এক জায়গায় এবং পাকষন্দ্রটাকে আর-এক জায়গায় রাখলেও কাজের সূর্বিধা হয় না।

শ্রীশ। (অত্যত বিরক্ত হইয়া) উপমা তো আর যুক্তি নয় যে সেটাকে খণ্ডন করলেই আমার কথাটাকে খণ্ডন করা হল। উপমা কেবল খানিক দূর পর্যানত খাটে—

বিপিন। অর্থাৎ, বতট্কু কেবল তোমার যুক্তির পক্ষে খাটে।

পূর্ণ। (অত্যন্ত বিমনা হইয়া) বিপিনবাব, আমার মত এই যে, আমাদের এই-সকল কাজে মেয়েরা অগ্রসর হয়ে এলে তাতে তাঁদের মাধ্বর্থ নন্ট হয়।

চন্দ্রবাব্। (একখানা বই চক্ষের অত্যন্ত কাছে ধরিয়া) মহৎ কার্যে যে মাধ্র্য নন্ট হয় সে মাধ্র্য স্বত্নে রক্ষা করবার যোগ্য নয়।

শ্রীশ। না চন্দ্রবাব, আমি ও-সব সোন্দর্য-মাধ্যের কথা আনছিই নে। সৈন্যদের মতো এক চালে আমাদের চলতে হবে, অনভ্যাস বা স্বাভাবিক দ্বলতাবশত যাঁদের পিছিয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে তাঁদের নিয়ে ভারগ্রসত হলে আমাদের সমস্তই বার্থ হবে।

এমন সময় নির্মালা অকুণিঠত মর্যাদার সহিত গ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ সকলেই শ্তম্ভিত হইয়া গেল। অলুন্ধুর্দ ক্ষোড়ে ডাহার কণ্ঠস্বর আর্দ্র

নির্মালা। আপনাদের কী উদ্দেশ্য এবং আপনারা দেশের কাব্দে কত দ্র পর্যান্ত শ্রেতে প্রস্তৃত আছেন তা আমি কিছুই জানি নে, কিল্তু আমি আমার মামাকে জানি— তিনি যে পথে যাত্রা করে চলেছেন আপনারা কেন আমাকে সে পথে তাঁর অনুসরণ করতে বাধা দিছেন।

শ্রীশ নির্ব্তর, প্র্য কুন্তিত-অন্তণ্ড, বিপিন প্রশান্ত-গশ্ভীর, চন্দ্রবাব্ স্গভীর চিন্তামণন নির্মালা। (প্র্ণ এবং শ্রীশের প্রতি অশ্র্রজলস্নাত কটাক্ষপাত করিয়া) আমি যদি কাজ করতে চাই, যিনি আমার আশৈশবের গ্রা, মৃত্যু পর্যন্ত যদি সকল শাভচেন্টায় তাঁর অনুবর্তিনী হতে ইচ্ছা করি, আপনারা কেবল তর্ক করে আমার অযোগ্যতা প্রমাণ করতে চেন্টা করেন কেন। আপনারা আমাকে কী জানেন।

## শ্ৰীশ স্তৰ্ধ। পূৰ্ণ ঘৰ্মান্ত

নির্মালা। আমি আপনাদের কুমার-সভা বা অন্য কোনো সভা জানি নে, কিন্তু যাঁর শিক্ষায় আমি মান্ব হয়েছি তিনি যখন কুমার-সভাকে অবলম্বন করেই তাঁর জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তখন এই কুমার-সভা থেকে আপনারা আমাকে দ্রে রাখতে পারবেন না। (চন্দ্রবাব্র দিকে ফিরিয়া) তুমি যদি বল আমি তোমার কাজের যোগ্য নই তা হলে আমি বিদায় হব, কিন্তু এরা আমাকে কী জানেন। এরা কেন আমাকে তোমার অন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যে সকলে মিলে তর্ক করছেন।

শ্রীশ। (বিনতি মৃদ্বুস্বরে) মাপ করবেন, আমি আপনার সম্বন্ধে কোনো তর্ক করি নি, আমি সাধারণত স্ফ্রীজাতি সম্বন্ধেই বলছিল্ম।

নির্মাণা আমি দ্বীজাতি প্রব্রজাতির প্রভেদ নিয়ে কোনো বিচার করতে চাই নে—আমি নিজের অন্তঃকরণ জানি এবং যাঁর উন্নত দৃষ্টান্তকে আশ্রয় করে রয়েছি তাঁর অন্তঃকরণ জানি, কাজে প্রবৃত্ত হতে এর বেশি আমার আর-কিছ্ম জানবার দরকার নেই।

চন্দ্রবাব, নিজের দক্ষিণ করতল চোথের অত্যুক্ত কাছে লইয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। পূর্ণ খ্ব চমংকার করিয়া একটা-কিছ্ব বলিবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু তাহার মুখ দিয়া কোনো কথাই বাহির হইল না

পূর্ণ। (মনে মনে অনেক আবৃত্তি করিয়া) দেবী, এই পশ্চিল পৃথিবীর কাজে কেন আপনার পবিত্ত দুইখানি হস্ত প্রয়োগ করতে চাচ্ছেন।

কথাটা মনে যেমন লাগিতেছিল মুখে তেমন শোনাইল না, পূর্ণ বলিয়াই বুঝিতে পারিল কথাটা গদোর মধ্যে পদোর মতো কিছু যেন বাড়াবাড়ি হইরা পড়িল—-লম্জায় তাহার কান লাল হইয়া উঠিল

বিপিন। (স্বাভাবিক স্কাশভীর শালত স্বরে) প্থিবী যত বেশি পঞ্জিল প্থিবীর সংশোধন-কার্য তত বেশি পবিত্র।

শ্রীশ। সভার আধিবেশনে স্ত্রীসভ্য লওয়া সম্বন্ধে নিয়মমত প্রস্তাব উত্থাপন করে যা স্থির হয় আপনাকে জানাব।

নির্মালা এক মৃহত্ অপেক্ষা না করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যাইবার উপক্তম করিল

চন্দ্র। (হঠাৎ) ফেনি, আমার সেই গলার বোতামটা? নিমলা। (সলজ্জ হাসিয়া মৃদ্বকণ্ঠে) গলাতেই আছে। চন্দ্র। (গলায় হাত দিয়া) হাঁ হাঁ, আছে বটে।

তিন ছাতের দিকে চাহিয়া হাসিলেন

# চতুর্থ দৃশ্য

#### অক্ষয়ের বাসা

## न्भवामा ७ नौत्रवामा

ন্পবালা। আজকাল তুই মাঝে মাঝে কেন অমন গশ্ভীর হচ্ছিদ বল তো নীর।

নীরবালা। আমাদের বাড়ির যত কিছ্ব গাশ্ভীর্য সব ব্বিঝ তোর একলার ? আমার খ্রাশ আমি গশ্ভীর হব।

ন্পবালা। তুই কী ভাবছিস আমি বেশ জানি।

নীরবালা। তোর অত আন্দাজ করবার দরকার কী ভাই। এখন তোর নিজের ভাবনা ভাববার সময় হয়েছে।

ন্পবালা। (নীরর গলা জড়াইয়া) তুই ভাবছিস, মাগো মা, আমরা কী জঞ্জাল— আমাদের বিদায় করে দিতেও এত ভাবনা এত ঝঞাট।

নীরবালা। তা, আমরা তো ভাই, ফেলে দেবার জিনিস নয় যে অমনি ছেড়ে দিলেই হল। আমাদের জনো যে এতটা হাঙগামা হচ্ছে সে তো গোরবের কথা। কুমারসম্ভবে তো পড়েছিস গোরীর বিয়ের জন্য একটি আমত দেবতা প্রভ়ে ছাই হয়ে গেল। যদি কোনো কবির কানে ওঠে তা হলে আমাদের বিবাহের একটা বর্ণনা বেরিয়ে যাবে।

ন,পবালা। না ভাই, আমার ভারি লঙ্জা করছে।

নীরবালা। আর, আমার বৃঝি লঙ্জা করছে না? আমি বৃঝি বেহায়া? কিন্তু কী করবি বল্। ইস্কুলে যেদিন প্রাইজ নিতে গিয়েছিল্ম লঙ্জা করেছিল, আবার তার পর বছরেও প্রাইজ নেবার জন্যে রাত জেগে পড়া মুখস্থ করেছিলেম। লঙ্জাও করে, প্রাইজও ছাড়ি নে, আমার এই স্বভাব।

ন্পবালা। আচ্ছা নীর্, এবারে যে প্রাইজটার কথা চলছে সেটার জন্যে তুই কি খ্ব বাস্ত হয়েছিস।

নীরবালা। কোন্টা বল্ দেখি। চিরকুমার-সভার দ্বটো সভ্য।

ন্পবালা। যেই হোক-না কেন, তুই তো ব্ৰুক্তে পার্রছিস।

নীরবালা। তা ভাই, সত্যি কথা বলব? (ন্পর গলা জড়াইয়া কানে কানে) শ্নেছি কুমার-সভার দ্বিট সভ্যের মধ্যে খ্ব ভাব, আমরা যদি দ্বজনে দ্বই বন্ধরে হাতে পড়ি তা হলে বিয়ে হয়েও আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে না— নইলে আমরা কে কোথায় চলে যাব তার ঠিক নেই। তাই তো সেই যুগল দেবতার জন্যে এত প্রজার আয়োজন করছি ভাই। জোড়হস্তে মনে মনে বলছি, হে কুমার-সভার অশ্বনীকুমারযুগল, আমাদের দ্বিট বোনকে এক বোঁটার দ্বই ফ্রলের মতো তোমরা একসংগ্য গ্রহণ করো।

## বিরহসক্তাবনার উল্লেখমাতে দুই ভগিনী পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিল এবং নৃপ কোনোমতে চোখের জল সামলাইতে পারিল না

ন্পবালা। আছা নীর্, মেজদিদিকে কেমন করে ছেড়ে যাবি বল্ দেখি। আমরা দ্রুনে গেলে ওঁর আর কে থাকবে।

নীরবালা। সে কথা অনেক ভেবেছি। থাকতে যদি দেন তা হলে কি ছেড়ে যাই। ভাই, ওঁর তো স্বামী নেই, আমাদেরও নাহয় স্বামী না রইল। মেজদিদির চেরে বেশি স্থে আমাদের দরকার কী।

# প্র্ব্যবেশ্যারিশী শৈলবালার প্রবেশ

নীরবালা। (টেবিলের উপরিস্থিত থালা হইতে একটি ফুলের মালা তুলিয়া লইয়া শৈলবালার গলায় পরাইয়া) আমরা দুই স্বয়ংবরা তোমাকে আমাদের পতিরূপে বরণ করল্ম।

#### শৈলবালাকে প্রশাম করিল

শৈলবালা। ও আবার কী।

নীরবালা। ভয় নেই ভাই, আমরা দুই সতিনে তোমাকে নিয়ে ঝগড়া করব না। যদি করি সেন্ধদিদি আমায় সংশ্য পারবে না—আমি একলাই মিটিয়ে নিতে পারব, তোমাকে কণ্ট পেতে হবে না। না, সতিয় বলাছ মেন্ধদিদি, তোমার কাছে আমরা যেমন আদরে আছি এমন আদর কি আর কোথাও পাব। কেন তবে আমাদের পরের গলার দিতে চাস।

## ন্পর দুই চক্ষ্য বাহিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল

শৈলবালা। (তাহার চোথ মহিছারা দিরা) ও কী ও নৃপ, ছি। তোদের কিসে সহুথ তা কি তোরা জানিস। আমাকে নিয়ে যদি তোদের জীবন সার্থক হত তা হলে কি আমি আর-কারো হাতে তোদের দিতে পারতুম।

### রসিকের প্রবেশ

রনিক। ভাই, আমার মতো অসভ্যটাকে তোরা সভ্য কর্রাল— আজ তো সভা এখানে বসবে, ক্রিক্ম করে চলব শিখিয়ে দে।

নীরবালা। ফের প্রোনো ঠাট্টা? তোমার ঐ সভ্য-অসভ্যর কথাটা এই পরশ্ব থেকে বলছ।

রসিক। যাকে জন্ম দেওয়া যায় তার প্রতি মমতা হয় না ? ঠাট্টা একবার মূখ থেকে বের হলেই কি রাজপ্রতের কন্যার মতো তাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে হবে। হয়েছে কী, যতদিন চিরকুমারসভা টিকৈ থাকবে এই ঠাট্টা তোদের দূ বেলা শ্রনতে হবে।

নীরবালা। তবে ওটাকে তো একট্ন সকাল-সকাল সেরে ফেলতে হচ্ছে। মেজদিদি ভাই, আর দরামারা নর—রিসকদাদার রিসকতাকে পন্রোনো হতে দেব না, চিরকুমার-সভার চিরত্ব আমরা অচিরে ঘ্রিচয়ে দেব। তবেই তো আমাদের বিশ্ববিজয়িনী নারী নাম সার্থক হবে। কিরকম করে আক্রমণ করতে হবে একটা কিছ্ব শ্ল্যান ঠাউরেছিস?

শৈলবালা। কিছুই না। ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে যখন যেরকম মাথায় আসে।

নীরবালা। আমাকে যখন দরকার হবে রণভেরী ধর্নিত করলেই আমি হাজির হব। 'আমি কি ডরাই সখী কুমার-সভারে। নাহি কি বল এ ভূজমূণালে।'

#### অক্ষরের প্রবেশ

অক্ষয়। অদ্যকার সভায় বিদ্যবীমণ্ডলীকে একটি ঐতিহাসিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করি।

শৈলবালা। প্রস্তৃত আছি।

আক্ষয়। বলো দৈখি যে দুটি ভালে দাঁড়িয়েছিলেন সেই দুটি ভাল কাটতে চেয়েছিলেন কে।

ন্পবালা। আমি জানি মুখ্তেজমশায়, কালিদাস।

অক্ষর। না, আরো একজন বড়োলোক। শ্রীঅক্ষরকুমার মুখোপাধ্যার।

भीत्रवाला। फाल प्रति दक।

আক্ষয়। (বামে নীরকে টানিয়া) এই একটি (দক্ষিণে নৃপকে টানিয়া আনিয়া) এই আর-একটি। নীরবালা। আর, কুডুলে বুঝি আজ আসছে?

আক্ষয়। আসছে কেন, এসেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। ঐ-যে সি<sup>4</sup>ড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যাক্ষে।

দৌড় দৌড়। শৈক পালাইবার সমর রাসকদাদাকে টানিরা লইরা গেল।

### চুড়ি-বালার কংকার এবং গ্রন্থ পদপরাবকরেকটির প্রত্যুতনলন্দ সম্পূর্ণ না মিলাইতেই শ্রীল ও বিশিনের প্রবেশ

অক্ষয়। পূর্ণবাব, এলেন না যে?

শ্রীশ। চন্দ্রবাব্র বাসায় তাঁর সঞ্জে দেখা হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ তাঁর শরীরটা **খারাপ হয়েছে** বলে আজ আর আসতে পারলেন না।

অক্ষয়। (পথের দিকে চাহিয়া) একটা বসন্ন, আমি চন্দ্রবাব্র অপেক্ষায় ন্বারের কাছে গিরে দাঁড়াই। তিনি অন্ধ মান্ন, কোথায় যেতে কোথায় গিয়ে পড়বেন তার ঠিক নেই। কাছাকাছি এমন স্থানও আছে যেখানে কুমার-সভার অধিবেশন কোনোমতেই প্রার্থনীয় নয়।

[অক্সরের প্রস্থান

আক্ষয় চলিরা গেলে ঘরটি শ্রীশ ভালো করিরা দেখিরা লইল। ঘরে দুটি দীপ জানিতছে। সেই দুটিকে বেন্টন করিরা ফিরোজ রঙের রেশমের অবগান্তিন। সেই আবরণ ভেদ করিরা ঘরের আলোটি মাদ্য এবং রভিন হইরা উঠিরাছে। টেবিলের মাঝখানে ফুলদানিতে ফুল সাজানো

বিপিন। (ঈষং হাসিরা) যা বল ভাই, এ ঘরটি চিরকুমার-সভার উপযুক্ত নর।

শ্রীশ। (চকিত হইয়া) কেন নয়।

বিপিন। ঘরের সম্জাগালি তোমার নবীন সম্মাসীদের পক্ষেও যেন বেশি বোধ হচ্ছে।

শ্রীশ। আমার সন্ন্যাসধর্মের পক্ষে বেশি কিছ্ম হতে পারে না।

বিপিন। কেবল নারী ছাড়া।

শ্ৰীশ। হাঁ, ঐ একটিমাত্র।

অনা দিনের মতো কথাটার তেমন জোর পেণছিল না

বিপিন। দেয়ালের ছবি এবং অন্যান্য পাঁচ রকমে এ ধর্মিটতে সেই নারীজাতির অনেকগ্রনি পরিচয় পাওয়া যাঁয় যেন।

শ্রীশ। সংসারে নারীজাতির পরিচয় তো সর্বাহই আছে।

বিপিন। তা তো বটেই। কবিদের কথা যদি বিশ্বাস করা যায় তা হ**লে চাঁদে ফালে লতায়** পাতায় কোনোখানেই নারীজাতির পরিচয় থেকে হতভাগ্য পর্বব্যমান্বের নিষ্কৃতি পাবার জ্যো নেই।

শ্রীশ। (হাসিয়া) কেবল ভেবেছিল্ম, চন্দ্রবাব্র বাসার সেই একতলার ঘরটিতে রমণীর কোনো সংস্তব ছিল না। আজ সে শ্রমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। নাঃ ওরা প্রিথবীময় ছড়িয়ে প্রেছে।

বিপিন। বেচারা চিরকুমার ক'টির জন্যে একটা কোনো ফাঁক রাখে নি। সভা করবার জায়গা পাওয়াই দায়।

শ্রীশ। এই দেখো-না।

কোণের একটা টিপাই হইতে গোটাদ্যেক চুলের কটা তুলিরা দেখাইল বিপিন। (কটা-দ্বটি লইয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া) ওহে ভাই, এ স্থানটা তো কুমারদের পক্ষে নিষ্কণ্টক নয়।

শ্রীশ। ফ্লও আছে, কাঁটাও আছে।

বিপিন। সেইটেই তো বিপদ। কেবল কাঁটা থাকলে এড়িয়ে চলা যায়।

শ্রীশ অপর কোনের ছোটো বইরের শেল্ফ্ হইতে বইগর্নি তুলিয়া দেখিতে লাগিল— কতকগর্নি নডেল কতকগর্নি ইংরাজি কাবাসংগ্রহ। প্যাল্গ্রেডের গাঁতিকাব্যের স্বর্শভাশ্তার খ্রীলয়া দেখিল মার্জিনে মের্মোল অক্ষরে নোট লেখা— তখন গোড়ার পাডাটা উন্টাইয়া দেখিল, দেখিয়া একট্ব নাড়িয়া-চাড়িয়া বিপিনের সম্মুখে ধরিল

বিপিন। নূপবালা! আমার বিশ্বাস নামটি পুরুষমানুষের নর। কী বোধ কর।

শ্রীশ। আমারও সেই বিশ্বাস। এ নামটিও অন্যজাতীয় বলে ঠেকছে হে।

### আর-একটা বই দেখাইল

বিপিন। নীরবালা! এ নামটি কাব্যগ্রন্থে চলে কিল্ডু কুমার-সভায়—

শ্রীশ। কুমার-সভাতেও এই নামধারিণীরা যদি চলে আসেন তা হলে দ্বাররোধ করতে পারি এত বড়ো বলবান তো আমাদের মধ্যে কাউকে দেখি নে।

বিপিন। পূর্ণ তো একটি আঘাতেই আহত হয়ে পড়ল, রক্ষা পায় কি না সন্দেহ।

বিপিন। লক্ষ্য করে দেখ নি বুঝি?

শ্রীশ। না না, ও তোমার অনুমান।

বিপিন। হৃদয়টা তো অনুমানেরই জিনিস— না যায় দেখা, না যায় ধরা।

শ্রীশ। পূর্ণর অসুখটাও তা হলে বৈদ্যুশাস্ত্রের অন্তর্গত নয়?

विभिन। ना, अ-जकन वाधि जन्यस्य प्राधिकान कलाल कारा लक् हात हल ना।

শ্রীশ। এ বাড়ির দরজায় ঢ্রকতেই রাসক চক্রবতী বলে যে বৃদ্ধ যুবকটির সংগ্য দেখা হল তাঁকে চিরকুমার-সভার দ্বারীর উপযুক্ত বলে বোধ হল না।

বিপিন। মনে হল শিবের তপোবন আগলাবার জন্য স্বয়ং পঞ্চার নন্দীর ছন্মবেশে এসেছেন, লোকটাকে বিশ্বাসযোগ্য ঠেকছে না।

#### চন্দের প্রবেশ

চন্দ্রবাব; । আজ্পকের তকবিতকের উত্তেজনায় পর্ণবাব্র হঠাৎ শরীর খারাপ হল দেখে, আমি তাঁকে তাঁর বাড়ি পেশছে দেওয়া উচিত বোধ করলম।

বিপিন। প্রেবাব্র যেরকম দ্বেলি অবস্থা দেখছি প্রে হতেই তার বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

চন্দ্রবাব,। পর্ণবাব,কে তো বিশেষ অসাবধান বলে বোধ হয় না।

#### অক্যা ও বসিকের প্রবেশ

আক্ষয়। মাপ করবেন। এই নবীন সভ্যতিকে আপনাদের হাতে সমর্পণ করে দিয়েই আমি চলে যাচ্ছি।

রসিক। (হাসিয়া) আমার নবীনতা বাইরে থেকে বিশেষ প্রভাক্ষগোচর নয়---

আক্ষয়। অত্যন্ত বিনয়বশত সেটা বাহ্য প্রাচীনতা দিয়ে ঢেকে রেখেছেন— ক্রমশ পরিচয় পাবেন। ইনিই হচ্ছেন সার্থকনামা শ্রীরসিক চক্রবতী।

রসিক। পিতা আমার রসবোধ সম্বন্ধে পরিচয় পাবার প্রেই রসিক নাম রেখেছিলেন, এখন পিতৃসতাপালনের জন্য আমাকে রসিকতার চেণ্টা করতে হয়, তার পরে খঙ্গে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত দোষঃ'।

[ অক্ষয়ের প্রস্থান

# প্রুষবেশী শৈলের প্রবেশ

শৈল আসিয়া সকলনে নমস্কার করিল। ক্ষীণদ্দি চন্দ্রমাধববাব ঝাপসাভাবে তাহাকে দেখিলেন— বিপিন ও শ্রীশ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। শৈলের পশ্চাতে দুইজন ভূতা কয়েকটি ভোজনপাত হাতে করিয়া উপস্থিত হইল। শৈল ছোটো ছোটো রুপার থালাগুলি লইয়া সাদা পাথরের টেবিলের উপর সাজাইতে লাগিল

রসিক। ইনি আপনাদের সভার আর-একটি নবীন সভা। এব নবীনতা সম্বশ্ধে কোনো তর্ক নেই। ঠিক আমার বিপরীত। ইনি ব্লিধর প্রবীণতা বাহা নবীনতা দিয়ে গোপন করে রেখেছেন। আপনার কিছু বিশ্মিত হয়েছেন দেখছি— হবার কথা। একে দেখে মনে হয় বালক, কিন্তু আমি আপনাদের কাছে জামিন রইলুম—ইনি বালক নন।

চন্দ্রবাব্। এ'র নাম?

রসিক। শ্রীঅবলাকান্ড চট্টোপাধার।

শ্ৰীশ। অবলাকান্ড?

রসিক। নামটি আমাদের সভার চলতি হবার মতো নর স্বীকার করি। নামটির প্রতি আমারও বিশেষ মমত্ব নেই—যদি পরিবর্তন করে বিক্রমসিংহ বা ভীমসেন বা অন্য কোনো উপযুক্ত নাম রাখেন তাতে উনি আপত্তি করবেন না। যদিচ শাস্ত্বে আছে বটে 'স্বনামা প্রের্ষো ধন্য'— কিন্তু উনি অবলাকান্ত নামটির স্বারাই জগতে পৌরুষ অর্জন করতে ব্যাকুল নন।

শ্রীশ। বলেন কা মশায়। নাম তো আর গায়ের বন্দ্র নয় যে, বদল করলেই হল।

র্রাসক। ওটা আপনাদের একেলে সংশ্বার শ্রীশবাব, নামটাকে প্রাচীনেরা পোশাকের মধ্যেই গণ্য করতেন। দেখনুন-না কেন, অর্জানের পিতৃদন্ত নাম কী ঠিক করে বলা শক্ত পার্থ, ধনপ্তার, সবাসাধী, লোকের যখন যা মুখে আসত তাই বলেই ডাকত। দেখনুন, নামটাকে আপনারা বেশি সত্য মনে করবেন না: ওঁকে যদি ভুলে আপনি অবলাকান্ত নাও বলেন, উনি লাইবেলের মকন্দমা আনবেন না।

শ্রীশ। (হাসিয়া) আপনি বথন এডটা অভয় নিছেন তখন অত্যান্ত নিশ্চিন্ত হল্ম— কিন্তু ওঁর ক্ষমাগ্রণের পরিচয় নেবার দরকার হবে না, নাম ভুল করব না মশায়।

র্যাসক। আপনি না করতে পারেন, কিন্তু আমি করি মশায়। উনি আমার সম্পর্কে নাতি হন; সেইজন্যে ওঁর সম্বন্ধে আমার রসনা কিছ্ম শিথিল, যদি কখনো এক বলতে আর বলি সেটা মাপ করবেন।

শ্রীশ। অবলাকান্তবাব,, আপনি এ-সমন্ত কী আয়োজন করেছেন। আমাদের সভার কার্যাবলীর মধ্যে মিণ্টালটা ছিল না।

রীসক। (উঠিয়া) সেই ব্রটি যিনি সংশোধন করেছেন তাঁকে সভার হয়ে ধন্যবাদ দিই।

শৈল। (থালা সাঞ্চাইতে সাজাইতে) শ্রীশবাব<sub>ন</sub>, আহারটাও কি আপনাদের নিয়মবির শ্ব।

শ্রীশ। (বিপর্লায়তন বিপিনকে টানিয়া আনিয়া) এই সভ্যাটির আকৃতি নিরীক্ষণ করে দেখলেই ও সম্বন্ধে কোনো সংশয় থাকবে না।

বিপিন। নিয়মের কথা যদি বলেন অবলাকান্তবাব্, সংসারের শ্রেষ্ঠ জিনিসমার্ট্র নিজের নিয়ম নিজেই স্থি করে; ক্ষমতাশালী লেখক নিজের নিয়ম চলে, শ্রেষ্ঠ কাব্য সমালোচকের নিয়ম মানে না। যে মিষ্টাম্বর্গালি সংগ্রহ করেছেন এ সম্বন্ধেও কোনো সভার নিয়ম খাটতে পারে না; এর একমার্চ নিয়ম, বসে যাওয়া এবং নিঃশেষ করা। ইনি যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ জগতের অনা সমস্ত নিয়মকে দ্বারের কাছে অপেক্ষা করতে হবে।

শ্রীশ। তোমার হল কী বিপিন। তোমাকে খেতে দেখেছি বটে, কিন্তু এক নিন্বাসে এত কথা কইতে শ্রিন নি তো।

বিপিন। রসনা উত্তেজিত হয়েছে, এখন সরস বাকা বলা আমার পক্ষে অত্যুক্ত সহস্ক হয়েছে। যিনি আমার জীবনবৃত্তাক্ত লিখবেন, হায়, এ সময়ে তিনি কোথায়।

রসিক। (টাকে হাত ব্লাইতে ব্লাইতে) আমার দ্বারা সে কাজ্জটা প্রত্যাশা করবেন না, আমি এত দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে পারব না।

ন্তন ঘরের বিলাসসভজার মধ্যে আসিয়া চন্দ্রমাধববাব্র মনটা বিক্ষিপত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার উৎসাহস্রোত ষথাপথে প্রবাহিত হইতেছিল না। তিনি ক্ষণে কার্যবিবরণের খাতা, ক্ষণে ক্ষণে নিজের করকোঠী অকারণে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলেন

শৈলবালা। (চন্দ্রবাব্র সম্মন্থে গিয়া) সভার কার্যের যদি কিছ্ব ব্যাঘাত করে থাকি তো মাপ করবেন চন্দ্রবাব্, কিছ্ব জলখোগ—

চন্দ্রবাব্। এ-সমস্ত সামাজিকভায় সভার কার্যের ব্যাঘাত করে, তাতে সন্দেহ নেই। রাসক। আচ্ছা, পরীক্ষা করে দেখ্ন, মিণ্টাশ্রে যদি সভার কার্য রোধ হয় তা হলে— বিপিন। (মৃদ্বস্বরে) তা হলে ভবিষ্যতে নাহয় সভাটা বন্ধ রেখে মিন্টাম্লটা চালালেই হবে।

শ্রীশ। আস্কুল রসিকবাব্র। আপনি উঠছেন না যে?

রিসক ৷ রোজ রোজ যেচে এবং মাঝে মাঝে কেড়ে খেয়ে থাকি, আজ চিরকুমার-সভার সভ্যরপে আপনাদের সংসর্গগোরবে কিঞিং উপরোধের প্রত্যাশায় ছিলুম, কিন্তু--

শৈলবালা। 'কিন্তু' আবার কী রসিকদাদা। তুমি যে রবিবার করে থাক, আজ তুমি কিছু খাবে নাকি।

রসিক। দেখছেন মশায়! নিয়ম আর-কারো বেলায় নয়, কেবল রসিকদাদার বেলায়। নাঃ, 'বলং বলং বাহুবলম্'। উপরোধ-অনুরোধের অপেক্ষা করা নয়।

বিপিন । (চারটিমাত্র ভোজনপাত্র দেখিয়া) আপনি আমাদের সঙ্গে বসবেন না? শৈলবালা। না, আমি পরিবেশন করব।

শ্রীশ। সে কি হয়।

শৈলবালা। আমাকে পরিবেশন করতে দিন, খাওয়ার চেয়ে তাতে আমি ঢের বেশি খুনি হব। শ্রীশ। রসিকবাব, এটা কি ঠিক হচ্ছে।

রসিক। ভিন্নর্চিহি লোকঃ। উনি পরিবেশন করতে ভালোবাসেন, আমরা আহার করতে ভালোবাসি, এরকম র্চিভেদে বোধ হয় পরস্পরের কিছু স্বিধা আছে।

#### সকলের আহার

শৈলবালা। চন্দ্রবাব্, ওটা মিন্টি, ওটা আগে খাবেন না, এই দিকে তরকারি আছে। জলের শ্লাস খ্রুছেন ? এই-যে শ্লাস।

চন্দ্রবাব্রে পাতে আম ছিল, তিনি সেটাকে ভালোর্প আয়ত্ত করিতে পারিতেছিলেন না— অন্তণত শৈল তাড়াতাড়ি তাহা কটিয়া সহজ্ঞসাধ্য করিয়া দিল। যে সময় যেটি আবশ্যক আন্তেত আন্তেত হাতের কাছে জোগাইয়া দিয়া তাঁহার ভোজনব্যাপারটি নিবি'ঘ্য করিতে লাগিল

চন্দ্রবাব্। শ্রীশবাব্, স্ফাসভ্য নেওয়া সম্বন্ধে আপনি কিছ্ব বিবেচনা করেছেন? শ্রীশ। ভেবে দেখতে গেলে ওতে আপত্তির কারণ বিশেষ নেই, কেবল সমাজের আপত্তির কথাটা আমি ভাবি।

বিপিন। সমাজকে অনেক সময় শিশ্বে মতো গণ্য করা উচিত। শিশ্বে সমঙ্গত আপত্তি মেনে চললে শিশ্বে উন্নতি হয় না, সমাজ সম্বশ্ধেও ঠিক সেই কথা খাটে।

শ্রীশ। আমার বোধ হয় আমাদের দেশে যে এত সভাসমিতির আয়োজন অনুষ্ঠান অকালে বার্থ হয় তার প্রধান কারণ, সে-সকল কার্যে স্ফীলোকদের যোগ নেই। রসিকবাব্য কী বলেন।

রসিক। অবস্থাগতিকে যদিও স্থাজাতির সংশ্যে আমার বিশেষ সম্বন্ধ নেই তব্ এট্কু জেনেছি স্থাজাতি হয় যোগ দেন নয় বাধা দেন, হয় স্থিট নয় প্রলয়। অতএব ওঁদের দলে টেনে অন্য স্থাবধা বদি-বা নাও হয় তব্ বাধার হাত এড়ানো যায়। বিবেচনা করে দেখ্ন, চিরকুমার-সভার মধ্যে যদি স্থাজাতিকে আপনারা গ্রহণ করতেন তা হলে গোপনে এই সভাটিকে নন্ট করবার জন্যে ওঁদের উৎসাহ থাকত না, কিন্তু বর্তমান অবস্থায়—

শৈলবালা। কুমার-সভার উপর স্থাজাতির আক্রোশের খবর রসিকদাদা কোথায় পেলে। রসিক। বিপদের খবর না পেলে কি আর সাবধান করতে নেই। একচক্ষ্ব হরিণ যে দিকে কানা ছিল সেই দিক থেকেই তো তীর খেরেছিল। কুমার-সভা যদি স্থাজাতির প্রতিই কানা হন তা হলে সেই দিক থেকেই হঠাং ঘা খাবেন। শ্রীশ। (বিপিনের প্রতি মৃদ্করে) একচক্ষ্ হরিণ তো আজ একটা তীর খেয়েছেন, একটি সভ্য ধ্লিশায়ী।

চন্দ্রবাব্। কেবল প্রৃষ্ নিয়ে যারা সমাজের ভালো করতে চায় তারা এক-পায়ে চলতে চায়। সেইজন্যই থানিক দ্র গিয়েই তাদের বসে পড়তে হয়। সমদত মহৎ চেন্টা থেকে মেয়েদের দ্রেরেরেখেছি বলেই আমাদের দেশের কাজে প্রাণসণ্ডার হচ্ছে না। আমাদের হদয়, আমাদের কাজ, আমাদের আশা বাইরে ও অন্তঃপ্রেরে খন্ডিত। সেইজন্যে আমরা বাইরে গিয়ে বক্তৃতা দিই, ঘরে এসে ভূলি। দেখো অবলাকান্তবাব্, এখনো তোমার বয়স অলপ আছে, এই কথাটি ভালো করে মনে করে রেখো— দ্রীজাতিকে অবহেলা কোরো না। দ্রীজাতিকে যদি আমরা নিচু করে রাখি তা হলে তাঁরাও আমাদের নীচের দিকেই আকর্ষণ করেন; তা হলে তাঁদের ভারে আমাদের উন্নতির পথে চলা অসাধ্য হয়, দ্র পা চলেই আবার ঘরের কোণে এসেই আবন্ধ হয়ে পড়ি। তাঁদের বদি আমরা উচ্চে রাখি তা হলে ঘরের মধ্যে এসে নিজের আদর্শকে খর্ব করতে লল্জাবোধ হয়। আমাদের দেশে বাইরে লল্জা আছে, কিন্তু ঘরের মধ্যে সেই লল্জাটি নেই, সেইজন্যেই আমাদের সমস্ত উন্নতি কেবল বাহ্যাভূন্বেরে পরিণত হয়।

শৈলবালা। আশীর্বাদ কর্মন আপনার উপদেশ যেন ব্যর্থ না হয়, নিজেকে যেন আপনার আদশের উপযুক্ত করতে পারি।

চন্দ্রবাব্র। আমার ভাশনী নির্মালাকে কুমার-সভার সভ্যশ্রেণীতে ভুক্ত করতে **আপনাদের কোনো** আপক্তি নেই?

রঙ্গিক। আর-কোনো অপেতি নেই, কেবল একট্ ব্যাকরণের আপত্তি। কুমার-সভার কেউ যদি কুমারীবেশে আসেন তা হলে বোপদেবের অভিশাপ।

শৈলবালা। বোপদেবের অভিশাপ এ কালে খাটে না।

রসিক। আচ্ছা, অস্তত লোহারামকে তো বাঁচিয়ে চলতে হবে। আমি তো বোধ করি, স্থা-সভারা যদি প্রেষ্সভাদের অস্তাতসারে বেশ ও নাম পরিবর্তন করে আসেন তা হলে সহজে নিম্পত্তি হয়।

শ্রীশ। তা হলে একটা কৌতুক এই হয় যে, কে স্ত্রী কে প্রেয় নিজেদের এই সন্দেহটা থেকে যায়—

বিপিন। আমি বোধ হয় সন্দেহ থেকে নিম্কৃতি পেতে পারি।

রসিক। আমাকেও বোধ হয় আমার নাতনি বলে কারো হঠাৎ আশঙ্কা না হতে পারে। শ্রীশ। কিন্তু অবলাকান্তবাব, সন্বন্ধে একটা সন্দেহ থেকে যায়।

শৈল অদরেবতী টিপাই এইতে মিন্টান্তের থালা আনিতে প্রস্থান করিল

চন্দ্রবাব্। দেখনে রসিকবাব্, ভাষাতত্ত্বে দেখা যায়, বাবহার করতে করতে একটা শব্দের মূল অর্থ লোপ পেয়ে বিপরীত অর্থ ঘটে থাকে। দ্বীসভ্য গ্রহণ করলে চিরকুমার-সভার অর্থের যদি পরিবর্তন ঘটে তাতে ক্ষতি কী।

রসিক। কিছু না। আমি পরিবর্তনের বিরোধী নই—তা নাম-পরিবর্তন বা বেশ-পরিবর্তন যাই হোক-না কেন, যখন যা ঘটে আমি বিনা বিরোধে গ্রহণ করি বলেই আমার প্রাণটা নবীন আছে।

মিন্টান্ন শেষ হইল এবং স্থাসভা লওয়া সম্বন্ধে কাহারো আপত্তি হইল না

রসিক। আশা করি সভার কাজের কোনো ব্যাঘাত হয় নি।

শ্রীশ। কিছু না— অন্যদিন কেবল মুখেরই কাজ চলত, আজ দক্ষিণ হস্তও যোগ দিয়েছে। বিপিন। তাতে আভ্যনতরিক তৃষ্টিটা কিছু বেশি হয়েছে। আজ তা হলে এইখানেই সভা ভঙ্গ করা হোক, কারণ এর পরে আর-কোনো আলোচনা চলবে না। এ ক্রিক্স দেরিও হয়ে গেছে।

তৃতীয় অৎক

প্রথম দুশ্য

অক্ষয়ের বাসা অক্ষয়, নীর ও নৃপ

নীরর গান

হৈতে দাও গেল যারা।
তুমি হৈয়ো না, হৈয়ো না—
আমার বাদলের গান হয় নি সারা।
কুটীরে কুটীরে বন্ধ দ্বার,
নিভ্ত রজনী অন্ধক্ষ,
বনের অণ্ডল কাঁপে চণ্ডল—
অধীর সমীর তন্দ্রহারা।

অক্ষয়। হল কী বলো দেখি। আমার যে ঘরটি এতকাল কেবল ঝড়্ব বেহারার ঝাড়নের তাড়নে নির্মাল ছিল, সেই ঘরের হাওয়া দ্ব বেলা তোমাদের দ্বই বোনের অণ্ডল-বীজনে চণ্ডল হয়ে উঠছে যে।

নীরবালা। দিদি নেই, তুমি একলা পড়ে আছ বলে দয়া করে মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যাই, ভার উপরে আবার জবার্যদিহি?

আক্ষা। দয়াময়ী চোর, শ্ন্য হৃদয়টা চূরি করবার জনো শ্ন্য ঘরে উর্ণিকঝ্নিক? মতলব কি ব্রিথ নে।

#### 10-

ওগো দয়ামরী চোর! এত দরা মনে তোর! বড়ো দরা করে কপ্টে আমার জড়াও মারার ডোর! বড়ো দয়া করে চুরি করে লও শ্না হুদয় মোর!

নীরবালা। আমাদের এমন বোকা চোর পাও নি। এখন হৃদয় আছে কোথায় যে চুরি করতে আসব!

অক্ষয়। ঠিক করে বলো দেখি হতভাগা হদয়টা গেছে কত দুরে।

ন্পবালা। আমি জানি ম্খ্রেজমশায়। বলব? ৪৭৫ মাইল।

নীরবালা। সেজাদিদি অবাক কর্মল। তুই কি মুখুজেমশায়ের হৃদয়ের পিছনে পিছনে মাইল গুনতে গুনতে ছনুটোছলি নাকি।

ন্পবালা। না ভাই, দিদি কাশী যাবার সময় টাইমটেবিলে মাইলটা দেখেছিল,ম। অক্ষয়।

> চলেছে ছুনিটায়া পলাতকা হিয়া, বেগে বহে শিরা ধমনী। হায় হায় হায় ধরিবারে তায় পিছে পিছে ধায় রমণী।

বার্বেগভরে উড়ে অণ্চল, লটপট বেণী দ্লে চণ্ডল— এ কীরে রঙ্গা, আকুল-অঙ্গা ছুটে কুরঙ্গাগমনী।

নীরবালা। কবিবর, সাধ**্** সাধ**্**। কিন্তু, তোমার রচনায় কোনো কোনো আ**ধ্নিক ক**বির ছায়া দেখতে পাই যেন।

আক্ষর। তার কারণ, আমিও অতান্ত আধ্নিক। তোরা কি ভাবিস তোদের মুখ্নেজমশার কৃত্তিবাস ওঝার যমজ ভাই। ভূগোলের মাইল গ্নে দিছিস, আর ইতিহাসের তারিখ ভূল? তা হলে আর বিদ্বী শালী থেকে ফল হল কী। এতবড়ো আধ্নিকটাকে তোদের প্রাচীন ধলে হম হয়?

নীরবালা। মুখ্যুজ্যুশায়, শিব যখন বিবাহসভায় গিয়েছিলেন তখন তরি শ্যালীরাও ঐ রক্ষ ভুল করেছিলেন, কিণ্তু উমার চোখে তো খন্য রক্ষ ঠেকেছিল। তোমার ভাবনা কিসের, দিদি তোমাকে আধুনিক বলেই জানেন।

আক্ষয়। মন্ত্রে, শিবের যাদ শ্যালী থাকত তা হলে কি তাঁর ধ্যানভশ্য করধার জন্যে অনগ্য-দেবের দ্রকার হত। আমার সংগ্য তাঁর তুলনা?

ন্পবালা। আচ্ছা মুখ্যুন্ডেসশায়, এতক্ষণ তুমি এখানে বসে বসে কী করছিলে।

অগর। ত্রাদের গ্যালাবাড়ির দুধের হি**দেব লিথছিল,ম**।

নীরবালা। (ডেন্ফের উপর হইতে অসমাত চিঠি ভূলিয়। লইয়া) এই তোমার গয়লাবাড়ির হিসেবে? হিসেবের মধে। ক্ষীর-নবনীর অংশচাই বেশি।

অক্ষয়। (ব্যান্তসমূহত) না না, ওটা নিয়ে গোল করিস নে, আহা, দিয়ে বা-

ন্পবাসা। নীর্ ভাই, জহাসাগ নে চিঠিখানা ওঁকে ফিরিয়ে দে—ওখানে শ্যালীর উপদ্বে সহ না। কিন্তু মুখ্ডেজমশায়, তুলি দিদিকে চিঠিতে কী বলে সম্বোধন কর বলো-না।

অক্ষা রোজ ন্তন সম্বোধন করে থাকি-

নুশবালা। আজ কী করেছ বলো দেখি।

আক্ষয়। শানেরে? তবে সখী, শোনো। চণ্ডলচকিতচিন্তচকোরটোর চণ্ডনুচ্নিবতচার,চন্দ্রিকর্মচ-র্নুচর চিরচন্দ্রমা।

নীরবালা। চমংকার চাট্রচাতুর্য।

অক্ষয়। এর মধ্যে চৌর্যবৃত্তি নেই, চার্বতচর্বণশ্ন্য।

নৃপবালা। (সবিষ্ময়ে) আচ্ছা মুখ্েজমশায়, রোজ রোজ তুমি এই রকম লশ্বা লম্বা সম্বোধন রচনা কর? তাই বুঝি দিদিকে চিঠি লিখতে এত দেরি হয়?

অক্ষয়। ঐজন্যেই তো নৃপর কাছে আমার মিথ্যে কথা চলে না। ভগবান যে আমাকে সদ্য সদ্য বানিয়ে বলবার এমন অসাধারণ ক্ষমতা দিয়েছেন সেটা দেখছি খাটাতে দিলে না। ভগনীপতির কথা বেদবাক্য বলে বিশ্বাস করতে কোন্ মন্সংহিতায় লিখেছে বলো দেখি।

নীরবালা। রাগ কোরো না, শান্ত হও মুখ্যুজ্জেমশায়, শান্ত হও। সেজদিদির কথা ছেড়ে দাও, কিন্তু ভেবে দেখো, আমি তোমার আধখানা কথা সিকি পয়সাও বিশ্বাস করি নে, এতেও তুমি 'সান্থনা পাও না?

ন্পবালা ৷ আছ্ছা মূখ্ডেজমশায়, সত্যি করে বলো, দিদির নামে তু'ম কখনো কবিতা রচনা করেছ?

অক্ষয়। এবার তিনি যখন অত্যন্ত রাগ করেছিলেন তখন তাঁর স্তব রচনা করে গান করে-ছিল্ম--

ন্পবালা। তার পরে?

আক্ষর। তার পরে দেখলনুম, তাতে উলটো ফল হল, বাতাস পেয়ে যেমন আগনুন বেড়ে ওঠে তেমনি হল—সেই অবধি স্তব রচনা ছেড়েই দিয়েছি।

ন্পবালা। ছেড়ে দিয়ে কেবল গয়লাবাড়ির হিসেব লিখছ? কী স্তব লিখেছিলে সূখ্ৰজেন মশায়, আমাদের শোনাও-না।

অক্ষয়। সাহস হয় না, শেষকালো আমার উপরওয়ালার কাছে রিপোর্ট করিব। ন্পবালা। না, আমরা দিদিকে বলো দেব না। অক্ষয়। তবে অবধান করো।

गान

মনোমন্দির স্ক্রী।

স্থলদণ্ডলা চলচণ্ডলা অয়ি মঞ্জুলা মঞ্জরী। রোষার পুরাগরঞ্জিতা।

গোপন হাস্য- কুটিল আস্য কপটকলহগঞ্জিতা। সংকোচনত-অভ্যিনী।

চকিতচপঙ্গ নবকুরপ্গ যোবনবনরপ্গিনী। অক্নি খঙ্গ, ছঙ্গগ্নিণ্ঠতা।

ল্ব্খ-প্রন- ক্র্থ লোভন মল্লিকা অবল্যাপ্ততা। চুদ্বন্ধন্বাঞ্চনী।

র্ম্থ-কোরক- সণ্ডিত-মধ্য কঠিনকনককঞ্জিনী।

কিন্তু আর নয়। এবারে মশায়রা বিদায় হোন।

নীরবালা। কেন, এত অপমান কেন। দিদির কাছে তাড়া খেরে আমাদের উপরে বর্নিঝ তার ঝাল ঝাড়তে হবে?

অক্ষয়। এরা দেখছি পবিত্র জেনানা আর রাখতে দিলে না। আরে দ্বর্ব,ত্তে, এখনই লোক আসবে।

न्भवाना। তার চেয়ে বলো-না দিদির চিঠিখানা শেষ করতে হবে।

নীরবালা। তা, আমরা থাকলেমই বা. তুমি চিঠি লেখো-না, আমরা কি তোমার কলমের মুখ থেকে কথা কেড়ে নেব নাকি।

আক্ষয়। তোমরা কাছাকাছি থাকলে মনটা এইখানেই মারা যায়, দুরে যিনি আছেন সে পর্যন্ত আর পৌছর না। না, ঠাট্টা নয়, পালাও। এখনই লোক আসবে— ঐ একটি বৈ দরজা খোলা নেই, তখন পালাবার পথ পাবে না।

ন্পবালা। এই সন্ধেবেলায় কে তোমার কাছে আসবে।

অক্ষর। যাদের ধ্যান কর তারা নয় গো, তারা নয়।

নীরবালা। যার ধ্যান করা যায় সে সকল সময় আসে না, তুমি আজকাল সেটা বেশ ব্রুরতে পারছ, কী বল মুখুভেজমশায়। দেবতার ধ্যান কর আর উপদেবতার উপদ্রব হয়।—

ও আহার ধ্যানেরই ধন, তো বিনিয়ে নিনার বৈ হাসে রোদন।

গান

আসে বসন্ত, ফোটে বকুল, কুঞা প্রিমা-চাঁদ হেসে আকুল— তারা তোমায় খ্লৈ না পায়, প্রাণের মাঝে আছ গোপন স্বপন।

অক্ষয়। সংগ্রহ হল কোথা থেকে। নীরবালা। তোমারই শ্রীমূখ থেকে।

আক্ষয়। অবশেষে বিরহের দিনে আমারই শ্রীবক্ষে হানতে এসেছিস। আচ্ছা, তা হলে দয়া করিস নে, একেবারে শেষ করে দে।

নীরবালা।

আঁখিরে ফাঁকি দাও এ কী ধারা— অগ্রাক্তলে তারে কর সারা। গল্ধ আসে, কেন দেখি নে মালা। পায়ের ধর্নি শর্নি, পথ নিরালা। বেলা যে যায়, ফ্ল যে শ্বকায়— তানাথ হয়ে আছে আমার ভুবন।

নেপথ্যে। অবলাকান্তবাব, আছেন?

সহসা শ্রীশের প্রবেশ

भाभ कदादन' वीलवा भलावातामग्रम। न,भ उ नीवव मरदाभ श्रम्थान

অক্ষয়। এসো এসো শ্রীশবাব্র।

শ্রীশ। (সলজ্জভাবে) মাপ করবেন।

অক্ষয়। রাজি আছি, কিন্তু অপরাধটা কী আগে বলো।

শ্রীশ। থবর না দিয়েই—

অক্ষয়। তোমার অভ্যর্থনার জন্য মানুনিসিপালিটির কাছ থেকে যখন বাজেট স্যাংশন করে নিতে হয় না তখন নাহয় খবর না দিয়েই এলে শ্রীশবাব ।

শ্রীশ। আপনি যদি বলেন এখানে আমার অসময়ে অন্ধিকার প্রবেশ হয় নি, তা হলেই হল। অফায়। তাই বললেম। তুমি যখনই আসবে তখনই স্কুসময়, এবং যেখানে পদার্পণ করবে সেইখানেই তোমার অধিকার। শ্রীশবাব, স্বয়ং বিধাতা সর্বত্র তোমাকে পাস্পোর্ট দিয়ে রেখেছেন। একট্ব বোসো, অবলাকান্তবাব,কে খবর পাঠিয়ে দিই। (স্বগত) না পলায়ন করলে চিঠি শেষ করতে পারব না।

[ প্রস্থান

শ্রীশ। চক্ষের সম্মুখ দিয়ে এক জোড়া মায়াস্বর্ণমূগী ছুটে পালাল। ওরে নিরস্ত ব্যাধ, তোর ছোটবার ক্ষমতা নেই। নিকষের উপর সোনার রেখার মতো চকিত চোখের চাহনি দ্ণিটপথের উপরে যেন আঁকা রয়ে গেল।

## রসিকের প্রবেশ

শ্রীশ ৷ সন্ধেবেলায় এসে আপনাদের তো বিরম্ভ করি নি রসিকবাব,?

রসিক। ভিক্ষাকক্ষে বিনিক্ষিণতঃ কিমিক্ষার্নীরসো ভবেং? শ্রীশবাবা, আপনাকে দেখে বিরম্ভ হব আমি কি এতবড়ো হতভাগ্য?

শ্রীশ। অবলাকান্তবাব, বাড়ি আছেন তো?

রসিক। আছেন বৈকি। এলেন ব'লে।

শ্রীশ। না না, যদি কাজে থাকেন তা হলে তাঁকে বাস্ত করে কাজ নেই— আমি কু'ড়ে লোক, বেকার মানুষের সন্ধানে ঘুরে বেড়াই।

রিসক। সংসারে সেরা লোকেরাই কু'ড়ে, এবং বেকার লোকেরাই ধন্য। উভয়ের সন্মিলন হলেই মণিকাঞ্চনযোগ। এই কু'ড়ে-বেকারের মিলনের জন্যেই তো সন্ধেবেলাটার স্ভিট হয়েছে। যোগীদের জন্যে সকালবেলা, রোগীদের জন্যে রাহি, কাজের লোকের জন্যে দশটা-চারটে। আর সন্ধেবেলাটা, সাত্যি কথা বলছি, চিরকুমার সভার অধিবেশনের জন্যে চতুম'্থ স্জন করেন নি। কী বলেন শ্রীশবাব্।

শ্রীশ। সে কথা মানতে হবে বৈকি। সন্ধা চির্কুমার-সভার অনেক প্রেবিই স্*জ*ন হয়েছে, সে আমাদের সভাপতি চন্দ্রবাব,র নিয়ম মানে না—-

রিসক। সে যে-চন্দ্রের নিয়ম মানে তার নিয়মই আলাদা। আপনার কাছে খুলে বলি, হাসবেন না শ্রীশবাব, আমার একতলার ঘরে কারকেশে একটি জানলা দিয়ে অলপ একট জ্যোৎসনা আসে; শ্রুক্রসন্ধ্যায় সেই জ্যোৎস্নার শ্রুদ্র রেখাটি যথন আমার বক্ষের উপর এসে পড়ে তখন মনে হয় কে আমার কাছে কী খবর পাঠালে গো। শ্রুদ্র একটি কংসদ্তে কোন্ বির্হিণীর হয়ে এই চিরবিরহীর কানে কানে বলছে—

অলিদে কালিদাকিন্সস্বতো কুঞ্জবসতের বসনতীং বাসনতীনবপ্রিমলোশ্যারচিক্রাং। ছদ্বেস্পেল লীনাং মদম্কুলিতাক্ষীং প্রনরিমাং কদাহং সেবিয়ো কিসল্যক্লাপ্রাজনিনী॥

শ্রীশ। বেশ বেশ রসিকবাব্র, চমংকার। কিন্তু, গুর মানেটা বলে দিতে হবে। ছন্দের ভিতর দিয়ে গুর রসের গন্ধটা পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু অনুস্বার-বিসর্গ দিয়ে একেবারে এ'টে বন্ধ করে রেখেছে।

রাসিক। বাংলায় একটা তর্জানাও করেছি; পাছে সম্পাদকরা থবর পেয়ে হুড়াহুড়ি লাগিয়ে দেয়, তাই লুকিয়ে রেখেছি-- শুনবেন শ্রীশবাবু?

> কুঞ্জকুটীরের স্নিশ্ধ আলিন্দের 'পর কালিন্দীকমলগন্ধ ছুটিবে স্কুদর--লীনা রবে মদিরাক্ষী তব অধ্কতলে, বহিবে বাসন্তীবাস ব্যাকুল কুন্তলে। তাঁহারে করিব সেবা, কবে হবে হায়, কিসলয় পাখাখানি দোলাইব গায়?

প্রীশ। বা, বা, রাসকবাব, আপনার মধ্যে এত আছে তা তো জানতুম না।

রসিক। কী করে জানবেন বলনে। কাব্যলক্ষ্মী যে তাঁর পদ্মবন থেকে মাঝে মাঝে এই টাকের উপরে খোলা হাওয়া খেতে আসেন এ কেউ সন্দেহ করে না। (হাত ব্লাইয়া) কিন্তু, এমন ফাঁকা জায়গা আর নেই।

শ্রীশ। আহাহা রসিকবাব, যম্নাতীরে সেই স্নিংধ-অলিন্দ-ওয়ালা কুঞ্জকুটীরটি আমার ভারি মনে লেগে গেছে। যদি পায়োনিয়রে বিজ্ঞাপন দেখি সেটা দেনার দায়ে নিলেমে বিক্লি হচ্ছে তা হলে কিনে ফেলি।

রসিক। বলেন কী শ্রীশবাব্। শুখু অলিন্দ নিয়ে করবেন কী। সেই মদমুকুলিতাক্ষীর কথাটা ভেবে দেখবেন। সে নিলেমে পাওয়া শত্ত।

শ্রীশ। কার র্মাল এখানে পড়ে রয়েছে!

রিসক। দেখি দেখি। তাই তো। দ্বর্শভ জিনিস আপনার হাতে ঠেকে দেখছি। বাঃ, দিব্য গন্ধ। শেলাকের লাইনটা বদলাতে হবে মশায়, ছন্দ ভঙ্গ হয় হোক গে—বাসন্তীনবপরিমলোশার-র্মালাং। শ্রীশবাব, এ র্মালটাতে তো আমাদের কুমার-সভার পতাকা নির্মাণ চলবে না। দেখছেন কোণে একটি ছোট্ট 'ন' অক্ষর শেখা রয়েছে? শ্রীশ। কী নাম হতে পারে বলন্ন দেখি। নিলনী? না, বন্ধ চলিত নাম। নীলাম্ব্রজা? ভয়ংকর মোটা। নীহারিকা? বড়ো বাড়াবাড়ি। বলন্ন-না রিসকবাব্ব, আপনার কী মনে হয়।

রসিক। নাম মনে হয় না মশায়, আমার ভাব মনে আসে, অভিধানে যত 'ন' আছে সমস্ত মাথার মধ্যে রাশীকৃত হয়ে উঠতে চাচ্ছে, 'ন'য়ের মালা গে'থে একটি নীলোৎপলনয়নার গলায় পরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে— নির্মালনবনীনিনিদতনবীন— বলনে-না শ্রীশবাব্ব, শেষ করে দিন-না—

শ্রীশ। নবমক্লিকা।

রসিক। বেশ বেশ— নির্মালনবনীনি-দিতনবীননবর্মাল্লকা। গীতগোবিদ মাটি হল। আরো তানেকগ্রলো ভালো ভালো 'ন' মাথার মধ্যে হাহাকার করে বেড়াচ্ছে, মিলিয়ে দিতে পারছি নে— নিভ্ত নিকুজনিলয়, নিপ্রণন্প্রনিঞ্গ, নিবিড়নীরদনিম্বিভ— অক্ষয়দাদা থাকলে ভাবতে হত না। মাস্টারমশায়কে দেখবামাত্র ছেলেগ্রলো যেমন বেণ্ডে নিজ নিজ স্থানে সার বেশ্বে বসে তেমনি অক্ষয়দাদার সাড়া পাবামাত্র কথাগ্রলো দৌড়ে এসে জর্ড়ে দাঁড়ায়।— শ্রীশবাব্র, বর্ড়ো মান্রকে বগুনা করে র্মালখানা চুপি চুপি পকেটে প্রবেন না —

শ্রীশ। আবিষ্কারকর্তার অধিকার সকলের উপর--

রসিক। আমার ঐ র্মালখানিতে একট্ প্রয়ে।জন আছে শ্রীশবাব্। আপনাকে তো বলেছি আমার নিজন ঘরের একটিমাত্ত জানলা দিয়ে একট্মাত্ত চাঁদের আলো আসে, আমার একটি কবিতা মনে পড়ে—

বীথীষ্ বীথীষ্ বিলাসিনীনাং মুখানি সংগীকা শ্রিচিস্মতানি, জালেষ্ জালেষ্ করং প্রসার্য লাবণাভিক্ষামট্ডীব চলঃ।

কুঞ্জ-পথে পথে চাঁদ উ°িক দেয় আসি, দেখে বিলাসিনীদের মুখভরা হাসি। কর প্রসারণ করি ফিরে সে জাগিয়া বাভায়নে বাভায়নে লাক্যা মাগিয়া।

হতভাগা ভিক্ষাক আমার বাতায়নটায় যখন আসে তখন তাকে কী দিয়ে ভোলাই বলান তো। কাব্যশান্তের রসালো জায়গা যা-কিছা মনে আসে সমস্ত আউড়ে যাই, কিন্তু কথায় চিড়ে ভেজেনা। সেই দাভিক্ষের সময় ঐ রামালখানি বড়ো কাজে লাগবে। ওতে অনেকটা লাবগাের সংস্রব আছে।

শ্রীশ। সে লাবণ্য দৈবাং কখনো দেখেছেন রাসকবাব<sub>ন</sub>?

রসিক। দেখেছি বৈকি, নইলে কি ঐ র্মালখানার জন্যে এত লড়াই করি। আর ঐ-যে 'ন' অক্ষরের কথাগ্রেলা আমার মাথার মধ্যে এখনো এক ঝাঁক ভ্রমরের মতো গ্রেজন করে বেড়াচ্ছে তাদের সামনে কি একটি কমলবর্নবিহারিণী মানসীমূর্তি নেই।

শ্রীশ। রসিকবাব, আপনার ঐ মগজটি একটি মৌচাক-বিশেষ, ওর ফ্রকোরে ফ্রকোরে কবিত্বের মধ্য। আমাকে সমুখ্য মাতাল করে দেবেন দেখছি।

[ দীর্ঘনিশ্বাসপতন

# পুরুষবেশী শৈলবালার প্রবেশ

শৈলবালা। আমার আসতে অনেক দেরি হয়ে গেল, মাপ করবেন শ্রীশবাব্। শ্রীশ। আমি এই সন্থেবেলায় উৎপাত করতে এল্ম, আমাকেও মাপ করবেন অবলাকান্তবাব্। শৈলবালা। রোজ সম্থেবেলায় যদি এই রকম উৎপাত করেন তা হলে মাপ করব, নইলে নয়। শ্রীশ। আচ্ছা রাজি, কিন্তু এর পরে যখন অন্তাপ উপস্থিত হবে তখন প্রতিজ্ঞা স্মরণ করবেন।

শৈলবালা। আমার জন্যে ভাববেন না, কিন্তু আপনার যদি অনুতাপ উপস্থিত হয় তা হলে আপনাকে নিম্কৃতি দেব।

গ্রীশ। সেই ভরসায় যদি থাকেন তা হলে অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হবে।

শৈলবালা। রসিকদাদা, তুমি শ্রীশবাব্র পকেটের দিকে হাত বাড়াচ্ছ কেন। ব্রুড়ো বয়সে গাঁটকাটা ব্যাবসা ধরবে নাকি।

রসিক। না ভাই, সে ব্যাবসা তোদের বয়সেই শোভা পায়। একখানা র্মাল নিয়ে শ্রীশবাব্তে আমাতে তক্রার চলছে, তোকে তার মীমাংসা করে দিতে হবে।

শৈলবালা। कित्रक्रम।

রিসক। প্রেমের বাজারে বড়ো মহাজনি করবার ম্লধন আমার নেই। আমি খ্চরো মালের কারবারী—র্মালটা, চুলের দড়িটা, ছে'ড়া কাগজে দ্-চারটে হাতের অক্ষর, এই-সমস্ত কুড়িয়ে-বাড়িয়েই আমাকে সন্তুণ্ট থাকতে হয়। শ্রীশবাব্র যেরকম ম্লধন আছে তাতে উনি বাজার-স্ক্র্ম পাইকেরি দরে কিনে নিতে পারেন—র্মাল কেন, সমস্ত নীলাগুলে অর্ধে ক ভাগ বসাতে পারেন। আমরা যেখানে চুলের দড়ি গলায় জড়িয়ে মরতে ইচ্ছে করি উনি যে সেখানে আগ্রল্ফবিলম্বিত চিকুররাশির স্কান্ধ ঘনান্ধকারের মধ্যে সম্পূর্ণ অস্ত যেতে পারেন। উনি উঞ্ব্তি করতে আসেন কেন।

শ্রীশ। অবলাকান্তবাব, আপনি তো নিরপেক্ষ ব্যক্তি, র্মালখানা এখন আপনার হাতেই থাক্, উভয় পক্ষের বন্ধুতা শেষ হয়ে গেলে বিচারে যার প্রাপ্য হয় তাকেই দেবেন।

শৈলবালা। (র্মালখানি পকেটে প্ররিয়া) আমাকে আপনি নিরপেক্ষ লোক মনে করছেন ব্রিথ? এই কোণে যেমন একটি 'ন' অক্ষর লাল স্বতোয় সেলাই করা আছে আমার হৃদয়ের একটি কোণে খ্রুলে দেখতে পাবেন ঐ অক্ষরটি রক্তের বর্ণে লেখা। এ র্মাল আমি আপনাদের কাউকেই দেব না।

শ্রীশ। রসিকবার্ন, এ কী রকম জবরদঙ্গিত। আর 'ন' অক্ষরটিও তো বড়ো ভয়ানক অক্ষর।

রসিক। শ্নেছি বিলিতি শাস্ত্রে ন্যায়ধর্ম ও অন্ধ, ভালোবাসাও অন্ধ। এখন দৃই অন্ধে লড়াই হোক, যার বল বেশি তারই জিত হবে।

শৈলবালা। শ্রীশবাব, যার র্মাল আপনি তো তাকে দেখেন নি তবে কেন কেবলমাত্র কল্পনার উপর নির্ভার করে ঝগড়া করছেন।

গ্রীশ। দেখি নি কে বললে।

শৈলবালা। দেখেছেন? কাকে দেখলেন। 'ন' তো দুটি আছে—

শ্রীশ। দ্বটিই দেখেছি—তা, এ র্মাল দ্বজনের যাঁরই হোক দাবি আমি পরিত্যাগ করতে পারব না।

র্রাসক। শ্রীশবাব্, ব্লেধর পরামর্শ শ্ন্ন্ন, হাদয়গগনে দ্বই চল্লের আরোজন করবেন না; একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি।

#### ভূত্যের প্রবেশ

ভূতা। (শ্রীশের প্রতি) চন্দ্রবাব্র চিঠি নিয়ে একটি লোক আপনার বাড়ি খ'্জে শেষকালে এখানে এসেছে।

শ্রীশ। (চিঠি পড়িয়া) একট্ব অপেক্ষা করবেন? চন্দ্রবাব্র বাড়ি কাছেই—আমি একবার চট করে দেখা করে আসব।

रेमनवाना। शामारवन ना रहा?

শ্রীশ। না, আমার রুমাল বন্ধক রইল, ওখানা খালাস না করে যাচছ নে।

[ প্রস্থান

রসিক। ভাই শৈল, কুমার-সভার সভাগ্মলিকে যেরকম ভরংকর কুমার ঠাউরেছিল্ম তার কিছ্মই নয়। এদের তপস্যা ভঙ্গ করতে মেনকা রুভা মদন বসত্ত কারো দরকার হয় না, এই ব্রুড়ো রসিকই পারে।

শৈলবালা। তাই তো দেখছি।

রসিক। আসল কথাটা কী জান? যিনি দাজিলিঙে থাকেন তিনি ম্যালেরিয়ার দেশে পা বাড়াবামাত্রই রোগে চেপে ধরে। এ রা এতকাল চন্দ্রবাব্র বাসায় বন্ধ নীরোগ জায়গায় ছিলেন, এই বাড়িটি যে রোগের বীজে ভরা। এখানকার র্মালে বইয়ে চৌকিতে টেবিলে যেখানে স্পর্শ করছেন সেইখান থেকেই একবারে নাকে মুখে রোগ ঢুকছে— আহা, শ্রীশবাব্টি গেল।

শৈলবালা। রিসকদাদা, তোমার বৃঝি রোগের বীজ অভ্যেস হয়ে গেছে। রিসক। আমার কথা ছেডে দাও। আমার পিলে যুক্ত যা-কিছু হবার তা হয়ে গেছে।

### নীরবালার প্রবেশ

নীরবালা। দিদি, আমরা পাশের ঘরেই ছিল্ম।

রসিক। জেলেরা জাল টানাটানি করে মরছে, আর চিল বসে আছে ছোঁ মারবার জন্যে।

নীরবালা। সেজদিদির র্মালখানা নিয়ে শ্রীশবাব্ কী কাণ্ডটাই করলে। সেজদিদি তো লজ্জায় লাল হয়ে পালিয়ে গেছে। আমি এমনি বোকা ভূলেও কিছ্ ফেলে যাই নি। বারোখানা র্মাল এনেছি, ভাবছি এবার ঘরের মধ্যে র্মালের হরির লুঠ দিয়ে যাব।

শৈলবালা। তোর হাতে ও কিসের খাতা নীর।

নীরবালা। যে গানগুলো আমার পছন্দ হয় ওতে লিখে রাখি দিদি।

রসিক। ছোড়্দিদি, আজকাল তোর কিরকম পারমাথিক গান পছন্দ হচ্ছে তার এক-আধটা নম্না দেখতে পারি কি।

নীরবালা। 'দিন গোল রে, ডাক দিয়ে নে পারের থেয়া—

চুকিয়ে হিসেব মিটিয়ে দে তোর দেয়া-নেয়।'

রসিক। দিদি ভারি বাসত যে! পার করবার নেয়ে ডেকে দিচ্ছি ভাই। যা দেবে যা নেবে সেটা মোকাবিলায় ঠিক করে নিয়ো।

নীরবালা।

গান

জনলে নি আলো অন্ধকারে,
দাও না সাড়া কি তাই বারে বারে।
তোমার বাঁশি আমার বাজে বুকে
কঠিন দুখে, গভীর সুখে—
যে জানে না পথ কাঁদাও তারে।
চেয়ে রই রাতের আকাশ-পানে,
মন যে কী চায় তা মনই জানে!
আশা জাগে কেন অকারণে
আমার মনে ক্ষণে ক্ষণে—
ব্যথার টানে তোমায় আনবে শ্বারে।

নেপথ্যে। অবলাকাশ্তবাব্ আছেন?

# বিপিন ঘরে প্রবিষ্ট ও সচ্চিত্ত হইয়া দশ্ডারমান নীরবালা মুহুর্ড হতবাদ্ধি হইয়া দুত্রেগে বহিচ্ছান্ত

শৈলবালা। আসুন বিপিনবাবু।

বিপিন। ঠিক করে বল্ন, আসব কি। আমি আসার দর্ন আপনাদের কোনো রকম লোকসান নেই?

রসিক। ঘর থেকে কিছ্ম লোকসান না করলে লাভ হয় না বিপিনবাব, ব্যাবসার এই রকন নিয়ম। যা গেল তা আবার দুনো হয়ে ফিরে আসতে পারে, কী বল অবলাকান্ত।

শৈলবালা। রসিকদাদার রসিকতা আজকাল একট্র শক্ত হয়ে আসছে।

রসিক। গ্র্ড জমে যেরকম শক্ত হয়ে আসে। কিন্তু, বিপিনবাব, কী ভাবছেন বলনে দেখি।

বিপিন। ভাবছি কী ছ্বতো করে বিদায় নিলে আমাকে বিদায় দিতে আপনাদের ভদ্রতায় বাধবে না।

रेनलवाला। वन्ध्राप्त्र योग वार्ध?

বিপিন। তা হলে ছুতো খোঁজবার কোনো দরকারই হয় না।

শৈলবালা। তবে সেই খোঁজটা পরিত্যাগ কর্ন, ভালো হয়ে বস্ন।

রসিক। মুখখানা প্রসন্ন কর্ন বিপিনবাব্। আমাদের প্রতি ঈর্যা করবেন না। আমি তো বৃশ্ধ, যুবকের ঈর্যার যোগাই নই। আর, আমাদের স্বৃত্যারম্তি অবলাকান্তবাব্কে কোনো স্হীলোক প্রর্য বলে জ্ঞানই করে না। আপনাকে দেখে যদি কোনো স্বন্দরী কিশোরী গ্রুতহরিণীর মতো পলায়ন করে থাকেন তা হলে মনকে এই বলে সান্থনা দেবেন যে, তিনি আপনাকে প্রেয় বলেই মসত খাতিরটা করেছেন। হায় রে হতভাগ্য রসিক, তোকে দেখে কোনো তর্ণী লম্জাতে পলায়নও করে না।

বিপিন। রসিকবাব আপনাকেও যে দলে টানছেন অবলাকান্তবাব। এ কিরকম হল।
শৈলবালা। কী জানি বিপিনবাব, আমার এই অবলাকান্ত নামটাই মিথো— কোনো অবলা
তো এ পর্যন্ত আমাকে কান্ত বলে বরণ করে নি।

বিপিন। হতাশ হবেন না, এখনো সময় আছে।

শৈলবালা। সে আশা এবং সে সময় যদি থাকত তা হলে চিরকুমার-সভায় নাম লেখাতে যেতম না।

বিপিন। (ন্বগত) এ°র মনের মধ্যে একটা কী বেদনা রয়েছে, নইলে এত অলপ বয়সে এই কাঁচাম্বথ এমন ন্বিপ্য কোমল কর্ণ ভাব থাকত না। এটা কিসের খাতা। গান লেখা দেখছি। 'নীরবালা দেবী'। (পাঠ)

শৈলবালা। কী পড়ছেন বিপিনবাব,।

বিপিন। কোনো একটি অপরিচিতার কাছে অপরাধ করছি, হয়তো তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবার স্বযোগ পাব না এবং হয়তো তাঁর কাছে শাস্তি পাবারও সোভাগ্য হবে না, কিন্তু এই গানগর্বলি মানিক এবং হাতের অক্ষরগর্বলি ম্ব্রো। যদি লোভে পড়ে চুরি করি তবে দন্ডদাতা বিধাতা ক্ষমা করবেন।

শৈলবালা। বিধাতা মাপ করতে পারেন, কিন্তু আমি করব না। ও খাতাটির 'পরে আমার লোভ আছে বিপিনবাব,।

রিসক। আর, আমি বৃঝি লোভ মোহ সমস্ত জয় করে বসে আছি? আহা, হাতের অক্ষরের মতো জিনিস আর আছে? মনের ভাব মৃতি ধরে আঙ্বলের আগা দিয়ে বেরিয়ে আসে— অক্ষরগৃলির উপর চোথ বৃলিয়ে গেলে হদয়টি যেন চোথে এসে লাগে। অবলাকান্ত, এ খাতাখানি ছেড়ো
না ভাই। তোমাদের চণ্ডলা নীরবালা দেবী কোতুকের ঝরনার মতো দিনরাত ঝরে পড়ছে, তাকে
তো ধরে রাখতে পার না, এই খাতাখানির প্রপ্টে তারই একটি গণ্ড্য ভরে উঠেছে—এ জিনিসের

দাম আছে। বিপিনবাব্ৰ, আপনি তো নীরবালাকে জানেন না, আপনি এ খাতাখানা নিয়ে কী করবেন।

বিপিন। আপনারা তো স্বয়ং তাঁকেই জানেন, খাতাখানিতে আপনাদের প্রয়োজন কী। এই খাতা থেকে আমি যেটকু পরিচয় প্রত্যাশা করি তার প্রতি আপনারা দৃণ্টি দেন কেন।

#### শ্রীশের প্রবেশ

শ্রীশ। মনে পড়েছে মশায়। সেদিন এখানে একটা বইয়েতে নাম দেখেছিলেম, নৃপবালা, নীরবালা— এ কী, বিপিন যে! তুমি এখানে হঠাৎ?

বিপিন। তোমার সম্বদেধও ঠিক ঐ প্রশ্নটা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

শ্রীশ। আমি এসেছিল্ম আমার সেই সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের কথাটা অবলাকান্তবাব্র সংশ্য আলোচনা করতে। ওঁর যেরকম চেহারা, কণ্ঠন্বর, মুখের ভাব, উনি ঠিক আমার সন্ন্যাসীর আদর্শ হতে পারেন। উনি যদি ওঁর ঐ চন্দ্রকলার মতো কপালটিতে চন্দন দিয়ে, গলায় মালা প'রে, হাতে একটি বীণা নিয়ে. সকালবেলায় একটি পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করেন তা হলে কোন্ গৃহস্থের হৃদয় না গলাতে পারেন।

রসিক। ব্রুতে পারছি নে মশায়, হদয় গলাবার কি খ্র জর্রি দরকার হয়েছে।

শ্রীশ। চিরকুমার-সভা হৃদয় গলাবার সভা।

রসিক। বলেন কী। তবে আমার দ্বারা কী কাজ পাবেন।

শ্রীশ। আপনার মধ্যে যের্প উত্তাপ আছে আপনি উত্তর্নের্তে গেলে সেখানকার বরফ গলিয়ে বন্যা করে দিয়ে আসতে পারেন।— বিপিন, উঠছ নাকি।

বিপিন। যাই, আমাকে রাগ্রে একট্র পড়তে হবে।

রসিক। (জনান্তিকে) অবলাকান্ত জিজ্ঞাসা করছেন, পড়া হয়ে গেলে বইখানা কি ফেরত পাওয়া যাবে।

বিপিন। (জনান্তিকে) পড়া হয়ে গেলে সে আলোচনা পরে হবে, আজ্ থাক্।

শৈলবালা। (মৃদ্বস্বরে) শ্রীশবাব্ ইতস্তত করছেন কেন, আপনার কিছ**্ হারিয়েছে নাকি।** শ্রীশ। (মৃদ্বস্বরে) আজ থাক, আর-একদিন খাজে দেখব।

calle a fefores

নীরবালা। (দ্রুত প্রবেশ করিয়া) এ কী রকমের ডাকাতি দিদি। আমার গানের খাতাখানা নিয়ে গেল! আমার ভয়ানক রাগ হচ্ছে।

রসিক। রাগ শব্দে নানা অর্থ অভিধানে কয়।

নীরবালা। আচ্ছা পশ্চিতমশায়, তোমার অভিধান জাহির করতে হবে না— আমার খাতা ফিরিয়ে আনো।

রসিক। প্রলিসে খবর দে ভাই, চোর ধরা আমার ব্যাবসা নয়।

নীরবালা। কেন দিদি, তুমি আমার খাতা নিয়ে যেতে দিলে।

শৈলবালা। এমন অম্লা ধন তুই ফেলে রেখে যাস কেন।

নীরবালা। আমি বৃঝি ইচ্ছে করে ফেলে রেখে গেছি?

রসিক। লোকে সেই রকম সন্দেহ করছে।

নীরবালা। না রসিকদাদা, তোমার ও ঠাট্টা আমার ভালো **লাগে না**।

রসিক। তা হলে ভয়ানক খারাপ অবস্থা।

্নীরবালার সক্রোধে প্রস্থান

#### সলভ্জ নুপবালার প্রবেশ

রসিক। কী নৃপ, হারাধন খংজে বেড়াচ্ছিস?

নুপবালা। না, আমার কিছু হারায় নি।

রসিক। সে তো অতি সুখের সংবাদ। শৈলদিদি, তা হলে আর কেন, রুমালখানার মালিক যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন যে লোক কুড়িয়ে পেয়েছে তাকেই ফিরিয়ে দিস। (শৈলর হাত হইতে রুমাল লইয়া) এ জিনিসটা কার ভাই।

নৃপবালা। ও আমার নয়।

[ পলায়নোদ্যত

রসিক। (ন্পকে ধরিয়া) যে জিনিসটা খোয়া গেছে ন্প তার উপরে কোনো দাবিও রাখতে চায় না।

নৃপবালা। রিসকদাদা, ছাড়ো, আমার কাজ আছে।

## বতায় দৃশ্য

### গোলদিঘির পথ

## শ্ৰীশ ও বিপিন

শ্রীশ। ওথে বিপিন, আজ মাঘের শোষে প্রথম বসন্তের বাতাস দিয়েছে, জ্যোৎস্নাও দিব্যি, আজ যদি এখনই ঘুমোতে কিংবা পড়া মুখ্যথ করতে যাওয়া যায় তা হলে দেবতারা ধিকার দেবেন।

বিপিন। তাদের ধিক্কার খাব সহজে সহ। হয়, কিন্তু ব্যামোর ধাক্কা কিংবা---

শ্রীশ। দেখো, ঐজন্যে তোমার সংগ্রে আমার ঝগড়া হয়। আমি বেশ জ্বানি দক্ষিনে হাওয়ায় তোমারও প্রাণটা চণ্ডল হয়, কিল্তু পাছে কেউ তোমাকে কবিত্বের অপবাদ দেয় ব'লে মলয়-সমীরণটাকে একেবারেই আমল দিতে চাও না। এতে তোমার বাহাদ্বিরটা কী জিজ্ঞাসা করি। আমি তোমার কাছে আজ মৃত্তকেও স্বীকার করছি, আমার ফুল ভালো লাগে, জ্যোৎস্না ভালো লাগে—

বিপিন। এবং---

শ্রীশ। এবং যা-কিছ্ম ভালো লাগবার মতো জিনিস সবই ভালো লাগে।

বিপিন। বিধাতা তো তোমাকে ভারি আশ্চর্য রকম ছাঁচে গড়েছেন দেখছি।

শ্রীশ। তোমার ছাঁচ আরো আশ্চর্য। তোমার লাগে ভালো, কিল্তু বল অন্য রকম— আমার সেই শোবার ঘরের ঘড়িটার মতো—সে চলে ঠিক, বাজে ভুল।

বিপিন। কিন্তু শ্রীশ, তোমার যদি সব মনোরম জিনিসই মনোহর লাগতে লাগল তা হলে তো আসম বিপদ।

শ্রীশ। আমি তো কিছুই বিপদ বোধ করি নে।

বিপিন। সেই লক্ষণটাই তো সব চেয়ে খারাপ। রোগের যখন বেদনাবোধ চলে যায় তখন আর চিকিৎসার রাস্তা থাকে না। আমি ভাই, স্পন্টই কব্ল করছি, স্নীজাতির একটা আকর্ষণ আছে— চিরকুমার-সভা যদি সেই আকর্ষণ এড়াতে চান তা হলে তাঁকে খ্ব তফাত দিয়ে যেতে হবে।

শ্রীশ। ভুল, ভুল, ভয়ানক ভূল। তুমি তফাতে থাকলে কী হবে, তাঁরা তো তফাতে থাকেন না। সংসার-রক্ষার জন্যে বিধাতাকে এত নারী স্থিট করতে হয়েছে যে তাঁদের এড়িয়ে চলা অসম্ভব। অতএব কৌমার্য যদি রক্ষা করতে চাও তা হলে নারীজাতিকে অল্পে অল্পে সইয়ে নিতে হবে। ঐ যে স্থাসভা নেবার নিয়ম হয়েছে, এতদিন পরে কুমার-সভা চিরস্থায়ী হবার উপায় অবলম্বন

করেছে। কিন্তু, কেবল একটিমার মহিলা হলে চলবে না বিপিন, অনেকগ্রনি স্থাসভা চাই। বদ্ধ ঘরের একটি জানলা খুলে ঠান্ডা লাগালে সদি ধরে, খোলা হাওয়ায় থাকলে সে বিপদ নেই।

বিপিন। আমি তোমার ঐ খোলা-হাওয়া বাধ-হাওয়া বাঝি নে ভাই। যার সার্দির ধাত তাকে সার্দি থেকে রক্ষা করতে দেবতা মনুষ্য কেউ পারে না।

শ্রীশ। তোমার ধাত কী বলছে হে।

বিপিন। সে কথা খোলসা করে বললেই ব্রুঝতে পারবে তোমার ধাতের সঞ্চেগ তার চমংকার মিল আছে। নাড়ীটা যে সব সময়ে ঠিক চিরকুমারের নাড়ীর মতো চলে তা জাঁক করে বলতে পারব না।

শ্রীশ। ঐটে তোমার আর-একটা ভূল। চিরকুমারের নাড়ীর উপরে উনপঞ্চাশ পবনের নৃত্য হতে দাও—কোনো ভয় নেই, বাঁধাবাঁধি চাপাচাপি কোরো না। আমাদের মতো ব্রত যাদের তারা কি হৃদর্রটিকে তুলো দিয়ে মুড়ে রাখতে পারে। তাকে অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়ার মতো ছেড়ে দাও, যে তাকে বাঁধবে তার সংগে লড়াই করো।

বিপিন। ও কে হে। পূর্ণ দেখছি। ও বেচারার এ গলি থেকে আর বেরোবার জো নেই। ঐ বীরপুরুষের অম্বমেধের ঘোড়াটি বেজায় খোঁড়াচ্ছে। ওকে একবার ডাক দেব?

শ্রীশ। ডাকো। ও কিন্তু আমাদেরই দুজনকে অন্বেষণ করে গলিতে গলিতে ঘুরছে বলে বোধ হচ্ছে না?

বিপিন। প্রাবাব, খবর কী।

### পূর্ণর প্রবেশ

পূর্ণ। অত্যন্ত পুরোনো। কাল-পরশু যে খবর চলছিল আজও তাই চলছে।

শ্রীশ। কাল-পরশ্ব শীতের হাওয়া বচ্ছিল, আজ বসন্তের হাওয়া দিয়েছে— এতে দ্টো-একটা নতন খবরের আশা করা যেতে পারে।

প্রণ। দক্ষিণের হাওয়ায় যে-সব খবরের স্থিট হয় কুমার-সভার খবরের কাগজে তার স্থান নেই। তপোবনে একদিন অকালে বসন্তের হাওয়া দির্মোছল, তাই নিয়ে কালিদাসের কুমারসম্ভব কাবা রচনা হয়েছে— আমাদের কপালগুণে বসন্তের হাওয়ায় কুমার-অসম্ভব কাবা হয়ে দাঁড়ায়।

বিপিন। হয় তো হোক-না পূর্ণবাব্—সে কাব্যে যে দেবতা দণ্ধ হয়েছিলেন এ কাব্যে তাঁকে প্রনন্তীবন দেওয়া যাক।

পূর্ণ। এ কাব্যে চিরকুমার-সভা দপ্ধ হোক। যে দেবতা জনুলেছিলেন তিনি জনুলান। না, আমি ঠাট্টা করছি নে শ্রীশবাব্, আমাদের চিরকুমার-সভাটি একটি আদত জতুগৃহ্বিশেষ। আগনুন লাগলে রক্ষে নেই। তার চেয়ে বিবাহিত সভা দ্থাপন করো, স্বীজাতি সম্বন্ধে নিরাপদ থাকবে। যে ই'ট পাঁজায় প্রড়েছে তা দিয়ে ঘর তৈরি করলে আর পোড়বার ভয় থাকে না হে।

শ্রীশ। যে-সে লোক বিবাহ ক'রে বিবাহ জিনিসটা মাটি হয়ে গেছে প্র্ণবাব্। সেইজনোই তো কুমার-সভা। আমার যতদিন প্রাণ আছে ততদিন এ সভায় প্রজাপতির প্রবেশ নিষেধ।

বিপিন। পঞ্চশর?

শ্রীশ। আস্ন তিনি। একবার তাঁর সংখ্য ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেলে, বাস্, আর ভয় নেই। প্রা। দেখো শ্রীশবাব্—

শ্রীশ। দেখব আর কী। তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। এক চোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলব, কবিতা আওড়াব, কনকবলয়স্রংসরিস্তপ্রকোষ্ঠ হয়ে যাব, তবে রীতিমত সন্ন্যাসী হতে পারব। আমাদের কবি লিখেছেন

নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ জনলাইয়া যাও প্রিয়া, তোমার অনল দিয়া। কবে যাবে তুমি সমন্থের পথে
দীশত শিখাটি বাহি
আছি তাই পথ চাহি।
পর্কিবে বলিয়া রয়েছে আশার
আমার নীরব হিয়া
আপন আঁধার নিয়া।
নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ
জনলাইয়া যাও প্রিয়া।

পূর্ণ। ওহে শ্রীশবাব, তোমার কবিটি তো মন্দ লেখে নি—
নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ
জন্মলাইয়া যাও পিয়া।

ঘরটি সাজানো রয়েছে— থালায় মালা, পালভেক প্রুপশ্য্যা, কেবল জীবনপ্রদীপটি জন্লছে না, সন্ধ্যা ক্ষমে রাত্তি হতে চলল। বাঃ, দিবিয় লিখেছে। কোন্ বইটাতে আছে বলো দেখি।

শ্রীশ। বইটার নাম 'আবাহন'।

পূর্ণ। নামটাও বৈছে বৈছে দিয়েছে ভালো। (আপন মনে)—

নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ

জন্মলাইয়া যাও প্রিয়া।

দীর্ঘনিশ্বাস

তোমরা কি বাড়ির দিকে চলেছ।

শ্রীশ। বাড়ি কোন্দিকে ভূলে গেছি ভাই।

প্র্ণ। আজ পথ ভোলবার মতোই রাতটা হয়েছে বটে। কী বল বিপিনবাব্।

শ্রীশ। বিপিনবাব, এ-সকল বিষয়ে কোনো কথাই কন না, পাছে ওঁর ভিতরকার কবিত্ব ধরা পড়ে। কুপণ যে জিনিসটার বেশি আদর করে সেইটেকেই মাটির নীচে প্রতে রাথে।

বিপিন। অম্থানে বাজে খরচ করতে চাই নে ভাই, ম্থান খ্রেজ বেড়াচ্ছি। মরতে হলে একেবারে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে মরাই ভালো।

পূর্ণ। এ তো উত্তম কথা, শাস্ত্রসংগত কথা। বিপিনবাব, একেবারে অন্তিম কালের জন্যে কবিষ সঞ্চয় করে রাথছেন, যখন অন্যে বাক্য কবেন কিন্তু উনি রবেন নির্ত্তর। আশীর্বাদ করি অন্যের সেই বাক্যগ্রিল যেন মধুমাখা হয়—

শ্রীশ। এবং তার সংগ্যে যেন কিঞ্ছিৎ ঝালের সম্পর্কও থাকে—

বিপিন। এবং বাক্যবর্ষণ করেই যেন মুখের সমস্ত কর্তব্য নিঃশেষ না হয়-

পূর্ণ। বাক্যের বিরামস্থলগন্লি যেন বাক্যের চেয়ে মধ্মত্তর হয়ে ওঠে—

শ্রীশ। সেদিন নিদ্রা যেন না আসে—

প্রে। রাতি যেন না যায়—

বিপিন। চন্দ্র যেন প্র্ণচন্দ্র হয়-

প্রে। বিপিন যেন বসন্তের ফ্রলে প্রফর্ল হয়ে ওঠে—

শ্রীশ। এবং হতভাগ্য শ্রীশ যেন কুঞ্জম্বারের কাছে এসে উ'কিঝ'নিক না মারে।

পূর্ণ। দুরে হোক গে শ্রীশবাব্, তোমার সেই 'আবাহন' থেকে আর-একটা কিছু কবিতা আওড়াও। চমংকার লিখেছে হে—

> নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ জন্মভাইয়া যাও প্রিয়া।

আহা! একটি জীবনপ্রদীপের শিখাট্কু আর-একটি জীবনপ্রদীপের মুখের কাছে কেবল একট্

ঠেকিয়ে গেলেই হয়, বাস্, আর কিছ্ই নয়—দ্বিট কোমল অর্গ্যালি দিয়ে দীপথানি একট্ন হেলিয়ে একট্ন ছইয়ে যাওয়া, তার পরেই চকিতের মধ্যে সমস্ত আলোকিত। (আপন মনে)

নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ জন্মলাইয়া যাও প্রিয়া।

শ্রীশ। পূর্ণবাব্, যাও কোথায়।

পূর্ণ। চন্দ্রবাব্রর বাসায় একখানা বই ফেলে এসেছি, সেইটে খ্রন্ধতে যাচিছ।

বিপিন। খ্রন্থলৈ পাবে তো? চন্দ্রবাব্র বাসা বড়ো এলোমেলো জায়গা— সেথানে যা হারায় সে আর পাওয়া যায় না।

পূর্ণর প্রম্থান

শ্রীশ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) পূর্ণ বেশ আছে ভাই বিপিন।

বিপিন। ভিতরকার বাঙ্গের চাপে ওর মাথাটা সোডাওআটারের ছিপির মতো একেবারে টপ্ করে উড়ে না যায়।

শ্রীশ। যায় তো যাক-না। কোনোমতে লোহার তার এ°টে মাথাটাকে ঠিক জায়গায় ধরে রাখাই কি জীবনের চরম প্রব্যার্থ। মাঝে মাঝে মাথার বেঠিক না হলে রাত দিন মুটের বোঝার মতো মাথাটাকে বয়ে বেড়াচ্ছি কেন। দাও ভাই, তার কেটে, একবার উড়্ক। সেদিন তোমাকে শোনাচ্ছিল্ম—

তরে সাবধানী পথিক, বারেক
পথ ভূলে মর্ ফিরে।
খোলা আঁখি দুটো অন্ধ করে দে
আকুল আঁখির নীরে।
সে ভোলা পথের প্রান্তে রয়েছে
হারানো হিয়ার কুঞ্জ—
ঝরে পড়ে আছে কাঁটাতর্-তলে
রস্তুকুস্মপন্ঞ,
সেথা দুই বেলা ভাঙা-গড়া খেলা
অক্লিসিন্ধ্তীরে।
গুরে সাবধানী পথিক, বারেক
পথ ভূলে মন্ ফিরে।

বিপিন। আজকাল তুমি খ্ব কবিতা পড়তে আরম্ভ করেছ, শীঘ্রই একটা মুশকিলে পড়বে দেখছি।

শ্রীশ। যে লোক ইচ্ছে করে মুশকিলের রাস্তা খণ্ণজে বেড়াচ্ছে তার জন্যে কেউ ভেবো না। মুশকিলকে এড়িয়ে চলতে গিয়ে হঠাৎ মুশকিলের মধ্যে পা ফেললেই বিপদ। আস্ক্র আস্ক্র রিসকবাব্ব, রাত্রে পথে বেরিয়েছেন যে!

রসিকের প্রবেশ
রিসিক। আমার রাতই বা কী, আর দিনই বা কী—
বরমসৌ দিবসো ন প্নিনিশা
নন্ নিশৈব বরং ন প্নিদিনিম্।
উভয়মেতদ্পৈত্থবা ক্ষয়ং
প্রিয়জনেন ন বহু স্মাগ্মঃ।

শ্রীশ। অস্যার্থঃ? র্রাসক। অস্যার্থ হচ্ছে—

> আসে তো আসন্ক রাতি, আসন্ক বা দিবা, যায় যদি যাক নিরবধি। তাহাদের যাতায়াতে আসে যায় কিবা প্রিয় মোর নাহি আসে যদি।

অনেকগ্নলো দিন রাত এ পর্যালত এসেছে এবং গেছে কিল্কু তিনি আজ পর্যালত এসে পেণছিলেন না— তাই, দিনই বলান আর রাতই বলান, ও দাটোর 'পরে আমার আর কিছামাত্র প্রদায় শ্রামাত্র

শ্রীশ। আচ্ছা রাসকবাব, প্রিয়জন এখনই যদি হঠাৎ এসে পড়েন?

রসিক। তা হলে আমার দিকে তাকাবেন না, তোমাদের দ্বজনের মধ্যে একজনের ভাগেই পড়বেন।

শ্রীশ। তা হলে তদ্দেওই তিনি অর্রাসক বলে প্রমাণ হয়ে যাবেন।

রসিক। এবং প্রদশ্ডেই প্রমানন্দে কাল্যাপন করতে থাকবেন। তা, আমি ঈর্ষা করতে চাই নে শ্রীশবাব্। আমার ভাগ্যে যিনি আসতে বহু বিলম্ব করলেন আমি তাঁকে তোমাদের উদ্দেশেই উৎসর্গ করল্ম। দেবী, তোমার বরমাল্য গে'থে আনো। আজ বসন্তের শ্রুরজনী, আজ অভিসারে এসো—

মন্দং নিধেহি চরণো পরিধেহি নীলং বাসঃ পিধেহি বলয়াবলিমঞ্চলেন। মা জল্প সাহাসিনি শারদচন্দ্রকান্ত-দন্তাংশবস্তব তুমাংসি সমাপ্যান্ত।

ধীরে ধীরে চলো তাবী, পরো নীলাম্বর, অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখো কঞ্চল মুখর। কথাটি কোয়ো না, তব দন্ত-অংশ্যু-রুচি পথের তিমিররাশি পাছে ফেলে মুছি।

শ্রীশ। রিসকবাব, আপনার ঝালি যে একেবারে ভরা। এমন কত তর্জামা করে রেখেছেন? রিসক। বিদতর। লক্ষ্মী তো এলেন না, কেবল বাণীকে নিয়েই দিন যাপন করছি।
শ্রীশ। ওহে বিপিন, অভিসার-ব্যাপারটা কল্পনা করতে বেশ লাগে।
বিপিন। ওটা পানবার চালাবার জন্যে চিরকুমার-সভায় একটা প্রদত্যব এনে দেখো-না।

শ্রীশ। কতকগনলো জিনিস আছে যার আইডিয়াটা এত সন্নর যে সংসারে সেটা চালাতে সাহস হয় না। যে রাস্তায় অভিসার হতে পারে, যেখানে কামিনীদের হার থেকে মনুন্তাে ছিছে ছড়িয়ে পড়ে, সে রাস্তা কি তােমার পটলডাঙা স্ফ্রীট। সে রাস্তা জগতে কোথাও নেই। বিরহিণীর হদয় নীলাম্বরী পরে মনোরাজ্যের পথে ঐরকম করে বেরিয়ে থাকে—বক্ষের উপর থেকে মনুন্তাে ছিছে পড়ে, চেয়েও দেখে না— সতি্যকার মনুত্তাে হলে কুড়িয়ে নিত। কী বলেন রসিকবাবু।

রসিক। সে কথা মানতেই হয়—অভিসারটা মনে মনেই ভালো, গাড়িঘোড়ার রাস্তায় অত্যন্ত বেমানান। আশীর্বাদ করি শ্রীশবাব, এই রকম বসন্তের জ্যোৎস্নারাত্রে কোনো-একটি জালনা থেকে কোনো-এক রমণীর ব্যাকুল হুদয় তোমার বাসার দিকে যেন অভিসারে যাত্রা করে।

শ্রীশ। তা করবে রসিকবাব্, আপনার আশীর্বাদ ফলবে। আজকের হাওয়াতে সেই খবরটা আমি মনে মনে পাচ্ছি। বিশে ডাকাত যেমন খবর দিয়ে ডাকাতি করত আমার অজানা অভিসারিকা তেমনি প্রেব হতেই আমাকে অভিসারের খবর পাঠিয়েছে।

বিপিন। তোমার সেই ছাতের বারান্দাটা সাজিয়ে প্রস্কৃত হয়ে থেকো।

শ্রীশ। তা, আমার সেই দক্ষিণের বারান্দায় একটি চৌকিতে আমি বসি, আর-একটি চৌকি সাজানো থাকে।

বিপিন। সেটাতে আমি এসে বসি।

শ্রীশ। মধ্যভাবে গড়েং দদ্যাৎ, অভাবপক্ষে তোমাকে নিয়ে চলে।

বিপিন। মধ্ময়ী যখন আসবেন তখন হতভাগার ভাগ্যে লগ্মড়ং দদ্যাৎ।

রসিক। (জনান্তিকে) শ্রীশবাব্, আপনার সেই দক্ষিণের ছাতটিকে চিহ্নিত করে রাথবার জন্যে যে পতাকা ওডানো আবশাক সেটা যে ফেলে এলেন।

শ্রীশ। রুমালটা কি এখন চেষ্টা করলে পাওয়া যেতে পারবে?

র্নাসক। চেণ্টা করতে দোষ কী।

শ্রীশ। বিপিন, তুমি ভাই রসিকবাব্র সঙ্গে একট্ব কথাবার্তা কও, আমি চট্ করে আসছি।

প্রত্থান

বিপিন। আচ্ছা রাসকবাব, রাগ করবেন না—

রসিক। যদি বা করি আপনার ভয় করবার কোনো কারণ নেই, আমি ভারি দুর্বল।

বিপিন। দ্ব-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব, আপনি বিরম্ভ হবেন না।

রসিক। আমার বয়স সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন নয় তো?

বিপিন। না।

রসিক। তবে জিজ্ঞাস। করুন, ঠিক উত্তর পাবেন।

বিপিন : সেদিন যে মহিলাটিকে দেখলুম, তিনি-

রসিক। তিনি আলোচনার যোগ্য, আপনি সংকোচ করবেন না বিপিনবাব্— তাঁর সম্বন্ধে যদি আপনি মাঝে মাঝে চিন্তা ও চর্চা করে থাকেন তবে তাতে আপনার অসাধারণত্ব প্রমাণ হয় না, আমরাও ঠিক ঐ কাজ করে থাকি।

বিপিন। অবলাকান্তবাব, ব, ঝি--

রসিক। তাঁর কথা বলবেন না, তাঁর মুখে অনা কথা নেই।

বিপিন। তিনি কি-

রসিক। হাঁ, তাই বটে। তবে হয়েছে কী, তিনি নৃপবালা নীরবালা দ্বজনের কাকে যে বেশি ভালোবাসেন স্থির করে উঠতে পারেন না— তিনি দ্বজনের মধ্যে সর্বদাই দোলায়মান।

বিপিন। কিন্তু, তাঁদের কেউ কি ওঁর প্রতি-

রসিক। না, এমন ভাব নয় যে ওঁকে বিবাহ করতে পারেন। সে হলে তো কোনো গোলই ছিল না।

বিপিন। তাই বুঝি অবলাকান্তবাবু কিছ্-

রসিক। কিছ্ম যেন চিন্তান্বিত।

বিপিন। গ্রীমতী নীরবালা ব্রিঝ গান ভালোবাসেন?

রসিক। বাসেন বটে, আপনার পকেটের মধ্যেই তো তার সাক্ষী আছে।

বিপিন। (পকেট হইতে গানের খাতা বাহির করিয়া) **এখানা নিয়ে আসা আমার অত্যন্ত** অভদ্রতা হয়েছে—

রসিক। সে অভদ্রতা আর্পান না করলে আমরা কেউ-না-কেউ করতেম।

ি বিপিন। আপনারা করলে তিনি মার্জনা করতেন, কিন্তু আমি—বাস্তবিক অন্যায় হয়েছে, কিন্তু এখন ফিরিয়ে দিলেও তো—

রসিক। মূল অন্যায়টা অন্যায়ই থেকে যায়।

বিপিন। অতএব--

রসিক। যাঁহাতক বাহান্ন তাঁহাতক তিম্পান্ন। হরণে যে দোষট**্কু হয়েছে রক্ষণে নাহয় তাতে** আর-একট**্** যোগ হল। বিপিন। খাতাটা সম্বন্ধে তিনি কি আপনাদের কাছে কিছ্ন বলেছেন।

রসিক। বলেছেন অলপই, কিন্তু না বলেছেন অনেকটা।

বিপিন। কিরকম।

রসিক। লজ্জায় অনেকখানি লাল হয়ে উঠলেন।

বিপিন। ছি ছি, সে লম্জা আমারই।

রসিক। আপনার লজ্জা তিনি ভাগ করে নিলেন, যেমন অর্থের লজ্জায় উষা রক্তিম।

বিপিন। আমাকে আর পাগল করবেন না রসিকবাব্।

রসিক। দলে টানছি মশায়।

বিপিন। (খাতা প্নবার পকেটে প্রিয়া) ইংরেজিতে বলে, দোষ করা মানবের ধর্ম, ক্ষমা করা দেবতার।

রসিক। আপনি তা হলে মানবধর্ম-পালনটাই সাব্যস্ত করলেন।

বিপিন। দেবীর ধর্মে যা বলে তিনি তাই করবেন।

### গ্রীশের প্রবেশ

শ্রীশ। অবলাকান্তবাব্র সংগা দেখা হল না।

বিপিন। তুমি রাতারাতিই তাঁকে সম্ন্যাসী করতে চাও নাকি।

শ্রীশ। যা হোক, অক্ষয়বাব্র কাছে বিদায় নিয়ে এল্ম।

বিপিন। বটে বটে, তাঁকে বলে আসতে ভুলে গিয়েছিলেম—একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি গে।

রসিক। (জনাশ্তিকে) পন্নর্বার কিছন সংগ্রহের চেণ্টায় আছেন ব্রিঝ? মানবধর্মটা ক্রমেই আপনাকে চেপে ধরছে।

[বিপিনের প্রস্থান

শ্রীশ। রাসকবাব, আপনার কাছে আমার একটা পরামর্শ আছে।

রসিক। পরামর্শ দেবার উপযুক্ত বয়স হয়েছে, বুন্ধি না হতেও পারে।

শ্রীশ। আপনাদের ওখানে সেদিন যে দ্বিট মহিলাকে দেখেছিলেম তাঁদের দ্বজনকেই আমার স্বাদরী বলে বোধ হল।

রসিক। আপনার বোধশন্তির দোষ দেওয়া যায় না। সকলেই তো ঐ এক কথাই বলে।

শ্রীশ। তাঁদের সম্বন্ধে যদি মাঝে মাঝে আপনার সংগ্যে আলাপ-আলোচনা করি তা হলে কি— রসিক। তা হলে আমি খ্রিশ হব, আপনারও সেটা ভালো লাগতে পারে, এবং তাঁদেরও বিশেষ ক্ষতি হবে না।

প্রীশ। কিছুমার না। ঝিল্লি যদি নক্ষর সম্বশ্যে জলপনা করে—

রসিক। তাতে নক্ষরের নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না।

শ্রীশ। ঝিল্লিরই অনিদ্রারোগ জন্মাতে পারে, কিন্তু তাতে আমার আপত্তি নেই।

র্নাসক। আজ তো তাই বোধ হচ্ছে।

শ্রীশ। যাঁর র্মাল কুড়িয়ে পেয়েছিল্ম তাঁর নামটি বলতে হবে।

রসিক। তাঁর নাম নুপবালা।

শ্ৰীশ। তিনি কোন্টি।

রসিক। আপনিই আন্দাজ করে বলান দেখি।

শ্রীশ। যার সেই লাল রঙে রেশমের শাড়ি পরা ছিল?

রসিক। বলে যান।

শ্রীশ। যিনি লঙ্জায় পালাতে চাচ্ছিলেন, অথচ পালাতেও লঙ্জা বোধ কর্রাছলেন—তাই মুহুর্তকালের জন্য হঠাং গ্রুষ্ঠ হরিণীর মতো থমকে দাড়িয়েছিলেন, সামনের দুই-এক গুচ্ছ চুল

প্রায় চোখের উপরে এসে পড়েছিল—চাবির-গোচ্ছা-বাঁধা চ্যুত অঞ্চলটি বাঁ হাতে তুলে ধরে যখন দ্রুতবেগে চলে গেলেন তখন তাঁর পিঠ-ভরা কালো চুল আমার দ্বিউপথের উপর দিয়ে একটি কালো জ্যোতিন্দের মতো ছুটে নৃত্য করে চলে গেল।

রসিক। এ তো নৃপবালাই বটে। পা দুখানি লজ্জিত, হাত দুখানি কুণ্ঠিত, চোখ দুটি ব্রুত, চুলগ্রাল কুণ্ডিত, দুঃখের বিষয় হৃদয়টি দেখতে পান নি— সে যেন ফ্লের ভিতরকার লুকোনো মধ্টুকুর মতো মধুর, শিশিরটুকুর মতো কর্ণ।

শ্রীশ। রসিকবাব, আপনার মধ্যে এত যে কবিছরস সঞ্চিত হয়ে রয়েছে তার উৎস কোথায় এবার টের পেয়েছি।

র্রাসক। ধরা পড়েছি শ্রীশবাব্য-

কবীন্দ্রাণাং চেতঃ কমলবনমালাতপর্কিং ভজনেত যে সনতঃ কতিচিদর্ণামেব ভবতীং। বিবিঞ্জিপ্রেয়স্যাস্তর্ণতরশৃংগারলহরীং গভীরাভিব্যিত্তিবিদ্ধতি সভারঞ্জনময়ীং।

কবীন্দ্রদের চিত্তকমলবন্মালার কিরণলেখা যে তুমি, তোমাকে যারা লেশমাত্র ভজনা করে তারাই গভীর বাক্য ন্বারা সরুবতীর সভারঞ্জনময়ী তর্ণ লীলালহরী প্রকাশ করতে পারে। আমি সেই কবিচিত্তকমলবনের কিরণলেখাটির পরিচয় পেয়েছি।

শ্রীশ। আমিও অলপ দিন হল একটা পরিচয় পেয়েছি, তার পর থেকে কবিত্ব আমার পক্ষে সহজ হয়ে এসেছে।

#### অক্ষয়ের প্রবেশ

অক্ষয়। (স্বগত) নাঃ, দুটি নবযুবকে মিলে আমাকে আর ঘরে তিন্ঠতে দিলে না দেখছি। একটি তো গিয়ে চোরের মতো আমার ঘরের মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন—ধরা পড়ে ভালো রকম জবাবদিহি করতে পারলে না, শেষকালে আমাকে নিয়ে পড়ল। তার খানিক বাদেই দেখি স্বিতীয় ব্যক্তিটি গিয়ে ঘরের বইগুলি নিয়ে উল্টেপাল্টে নিরীক্ষণ করছে। তফাত থেকে দেখেই পালিয়ে এসেছি। বেশ মনের মতো করে চিঠিখানি যে লিখব এরা তা আর দিলে না।— আহা, চমংকার জ্যোংস্না হয়েছে।

শ্রীশ। এই যে অক্ষয়বাব্।

আক্ষয়। ঐ রে। একটা ডাকাত ঘরের মধ্যে, আর-একটা ডাকাত পথের ধারে। হা প্রিয়ে, তোমার ধ্যান থেকে যারা আমার মনকে বিক্ষিণত করছে তারা মেনকা উর্বশী রম্ভা হলে আমার কোনো খেদ ছিল না—মনের মতো ধ্যানভংগও অক্ষয়ের অদ্ভেট নেই, কলিকালে ইন্দ্রদেবের বয়স বেশি হয়ে বেরসিক হয়ে উঠেছে।

#### বিপিনের প্রবেশ

বিপিন। এই যে অক্ষয়বাব্ৰ, আপনাকেই খ্ৰুজছিল্বম। অক্ষয়। হায় হতভাগ্য, এমন রাগ্রি কি আমাকে খোঁজ করে বেড়াবার জন্যই হয়েছিল।—

In such a night as this, When the sweet wind did gently kiss the trees And they did make no noise, in such a night Troilus methinks mounted the Trojan walls And sighed his soul toward the Grecian tents, Where Cressid lay that night.

শ্রীশ। In such a night আপনি কী করতে বেরিয়েছেন অক্ষয়বাব্। রিসক। অপসরতি ন চক্ষ্বো ম্লাক্ষী বজনিবিষং চুনু যাতি নৈতি নিদ্যু।

> চক্ষ্-'পরে ম্গাক্ষীর চিত্রখানি ভাসে--রজনীও নাহি যায়, নিদ্রাও না আসে।

অক্ষয়বাব্র অবস্থা আমি জানি মশায়।

অক্ষয়। তুমি কে হে।

রসিক। আমি রসিকচন্দ্র- দুই দিকে দুই যুবককে আশ্রয় করে যৌবনসাগরে ভাসমান।

অক্ষয়। এ বয়সে যৌবন সহ্য হবে না রসিকদাদা।

রসিক। যৌবনটা কোন্ বয়সে যে সহ্য হয় তা তো জানি নে, ওটা অসহ্য ব্যাপার। শ্রীশবাব্র, আপনার কিরক্ম বোধ হচ্ছে।

গ্রীশ। এখনো সম্পূর্ণ বোধ করতে পারি নি।

রসিক। আমার মতো পরিণত বয়সের জন্যে অপেক্ষা করছেন ব্ঝি?— অক্ষয়দা, আজ তোমাকে বড়ো অন্মনস্ক দেখাছে।

অক্ষয়। তুমি তো অনামনস্ক দেখবেই, মনটা ঠিক তোমার দিকে নেই া— বিপিনবাব, তুমি আমাকে খ্ৰেছিলে বললে বটে, কিন্তু খ্ব যে জর্রি দরকার আছে ব'লে বোধ হচ্ছে না, অতএব আমি এখন বিদায় হই—একট্ বিশেষ কাজ আছে।

[ প্রস্থান

রসিক। বিরহী চিঠি লিখতে চলল।

শ্রীশ। অক্ষয়বাব, আছেন বেশ। র্রাসকবাব, ওঁর স্ত্রীই বৃঝি বড়ো বোন। তাঁর নাম?

রসিক। প্রবালা।

বিপিন। (নিকটে আসিয়া) কী নাম বললেন।

রসিক। পরুরবালা।

বিপিন। তিনিই বুঝি সব চেয়ে বডো?

রসিক। হাঁ।

বিপিন। সব-ছোটোটির নাম?

রসিক। নীরবালা।

শ্রীশ। আর নূপবালা কোন্টি।

রসিক। তিনি নীরবালার বড়ো।

দ্রীশ। তা হলে নৃপবালাই হলেন মেজো।

বিপিন। আর নীরবালা ছোটো।

শ্রীশ। প্রবালার ছোটো ন্পবালা।

বিপিন। তাঁর ছোটো হচ্ছেন নীরবালা।

রসিক। (স্বগত) এরা তো নাম জপ করতে শ্রুর্ করলে। আমার মুশকিল। আর তো হিম সহ্য হবে না, পালাবার উপায় করা যাক।

#### বনমালীর প্রবেশ

বনমালী। এই যে আপনারা এখানে। আমি আপনাদের বাড়ি গিয়েছিল্ম। শ্রীশ। এইবার আপনি এখানে থাকুন, আমরা বাড়ি যাই। বনমালী। আপনারা সর্বদাই ব্যাহত দেখতে পাই। বিপিন। তা, আপনাকে দেখলে একটা বিশেষ ব্যাহত হয়েই পড়ি। বনমালী। পাঁচ মিনিট যদি দাঁড়ান—
প্রীশ। রসিকবাব, একট, ঠান্ডা বোধ হচ্ছে না?
রসিক। আপনাদের এতক্ষণে বোধ হল, আমার অনেকক্ষণ থেকেই বোধ হচ্ছে।
বনমালী। চল্ল-না, ঘরেই চল্ল-না।
শ্রীশ। মশায়, এত রাত্রে যদি আমার ঘরে ঢোকেন তা হলে কিন্তু—
বনমালী। যে আজ্ঞে, আপনারা কিছু বাসত আছেন দেখছি, তা হলে আর-এক সময় হবে।

# চতুর্থ অৎক

## প্রথম দৃশ্য

অক্ষয়ের বাসা

### রসিক ও শৈলবালা

রিসক। ভাই শৈল। শৈলবালা। কী রসিকদাদা।

রসিক। একি আমার কাজ। মহাদেবের তপোভঙগের জন্যে স্বয়ং কন্দর্পদেব ছিলেন, আর আমি বৃদ্ধ—

শৈলবালা। তুমি তো বৃদ্ধ, তেমনি যুবক দুটিও তো যুগল মহাদেব নন।

রসিক। তা নন, সে আমি বেশ ঠাওর করেই দেখেছি। সেইজন্যেই তো নির্ভায়ে এসেছিল্ম। কিন্তু, তাদের সংখ্য রাস্তার মধ্যে হিমে দাঁড়িয়ে অর্ধেক রাত পর্যন্ত রসালাপ করবার মতো উত্তাপ আমার শরীরে তো নেই।

শৈলবালা। তাঁদের সংসর্গে উত্তাপ সঞ্চয় করে নেবে।

রসিক। সজীব গাছ যে স্থেরি তাপে প্রফাল হয়ে ওঠে মরা কাঠ তাতেই ফেটে যায়, <mark>যৌবনের</mark> উত্তাপ বুড়ো মানুষের পক্ষে ঠিক উপযোগী বোধ হয় না।

শৈলবালা। কই, তোমাকে দেখে ফেটে যাবে বলে তো বোধ হচ্ছে না।

রসিক। হদয়টা দেখলে বুঝতে পারতিস ভাই।

শৈলবালা। কী বল রসিকদা। তোমারই তো এখন সব চেয়ে নিরাপদ বয়েস। যৌবনের দাহে তোমার কী করবে।

রসিক। শ্বন্থেকন্ধনে বহির্পৈতি বৃদ্ধিম্। যৌবনের দাহ বৃদ্ধকে পেলেই হ্রংশব্দে জনলে ওঠে—সেইজন্যেই তো 'বৃদ্ধস্য তর্নী ভার্মা' বিপত্তির কারণ। কী আর বলব ভাই।

## নীরবালার প্রবেশ

রসিক। আগচ্ছ বরদে দেবি। কিন্তু, বর তুমি আমাকে দেবে কি না জানি নে, আমি তোমাকে একটি বর দেবার জন্যে প্রাণপাত করে মরছি। শিব তো কিছ্ই করছেন না, তব্ তোমাদের প্রজা পাছেন; আর এই যে ব্রুড়ো খেটে মরছে, এ কি কিছ্ই পাবে না।

নীরবালা। শিব পান ফ্ল, তুমি পাবে তার ফল— তোমাকেই বরমাল্য দেব রসিকদাদা। রসিক। মাটির দেবতাকে নৈবেদ্য দেবার স্থাবিধা এই যে, সেটি সম্পূর্ণ ফিরে পাওয়া যায়— আমাকেও নির্ভায়ে বরমাল্য দিতে পারিস, যখনই দরকার হবে তখনই ফিরে পাবি। তার চেয়ে ভাই, আমাকে একটা গলাবন্ধ ব্বনে দিস, বরমাল্যের চেয়ে সেটা ব্বড়োমান্বের কাজে লাগবে।

নীরবালা। তা দেব—একজোড়া পশমের জনতো বনে রেখেছি সেও শ্রীচরণেষ হবে। রসিক। আহা, কৃতজ্ঞতা একেই বলে। কিন্তু নীর্, আমার পক্ষে গলাবন্ধই ষ্থেষ্ট—আপাদ-মুদ্তক নাই হল। সেজন্যে উপযুক্ত লোক পাওয়া যাবে, জনতোটা তাঁরই জন্যে রেখে দে।

নীরবালা। আচ্ছা, তোমার বস্তুতাও তুমি রেখে দাও।

রসিক। দেখেছিস ভাই শৈল, আজকাল নীর্রও লজ্জা দেখা দিয়েছে— লক্ষণ খারাপ।

শৈলবালা। নীর্, তুই করছিস কী। আবার এ ঘরে এসেছিস? আজ যে এখানে আমাদের সভা বসবে—এখনই কে এসে পড়বে, বিপদে পড়বি।

রসিক। সেই বিপদের স্বাদ ও একবার পেয়েছে, এখন বার বার বিপদে পড়বার জন্যে ছট্ফট্ করে বেড়াচ্ছে।

নীরবালা। দেখো রিসকদাদা, তুমি যদি আমাকে বিরক্ত কর তা হলে গলাবন্ধ পাবে না বলছি। দেখো দেখি দিদি, তুমিও যদি রিসকদার কথায় ঐরকম করে হাস, তা হলে ওঁর আস্পর্ধা আরো বেডে যাবে।

রসিক। দেখেছিস ভাই শৈল, নীর্ আজকাল ঠাট্টাও সইতে পারছে না, মন এত দুর্বল হয়ে পড়েছে। নীর্দিদি, কোনো কোনো সময় কোনিলের ডাক শ্রুতিকট্ব বলে ঠেকে এই রকম শাস্ত্রে আছে। তোর রসিকদাদার ঠাট্টাকেও কি তোর আজকাল কুহ্বতান বলে শ্রম হতে লাগল।

নীরবালা। সেইজন্যেই তো তোমার গলায় গলাবন্ধ জড়িয়ে দিতে চাচ্ছি—তানটা যদি একট্র কমে।

শৈলবালা। নীর্, আর ঝগড়া করিস নে— আয়, এখনই সবাই এসে পড়বে।

[नीत ७ गिलात **अ**ण्यान

#### প্রবি প্রবেশ

রসিক। আস্ন প্রণবাব্।

পূর্ণ। এখনো আর কেউ আসেন নি?

রসিক। আপনি বৃঝি কেবল এই বৃশ্ধটিকে দেখে হতাশ হয়ে পড়েছেন? আরো সকলে আসবেন পূর্ণবাবু।

পূর্ণ। হতাশ কেন হব রসিকবাবু।

রসিক। তা কেমন করে বলব বলনে। কিন্তু ঘরে যেই চনুকলেন আপনার দ্বটি চক্ষ্ম দেখে বোধ হল তারা যাকে ভিক্ষা করে বেড়াছে সে ব্যক্তি আমি নই।

প্রণ। চক্ষতত্ত্বে আপনার এত দ্রে আধকার হল কী করে।

রসিক। আমার পানে কেউ কোনোদিন তাকায় নি প্র্বাব্, তাই এই প্রাচীন বয়স পর্যন্ত পরের চক্ষ্ব পর্যবেক্ষণের যথেষ্ট অবসর পেরেছি। আপনাদের মতো শ্বভাদ্ষ্ট হলে দ্বিউতত্ত্ব লাভ না করে অনেক দ্বিভাভ করতে পারতুম। কিন্তু, যাই বল্বন প্র্বাব্, চোখ দ্বির মতো এমন আশ্চর্য স্থিট আর-কিছ্ব হয় নি—শরীরের মধ্যে মন যদি কোথাও প্রভাক্ষ বাস করে সে ঐ চোখের উপরে।

পূর্ণ। (সোৎসাহে) ঠিক বলেছেন রসিকবাব্। ক্ষ্রুদ্র শরীরের মধ্যে যদি কোথাও অনন্ত আকাশ কিংবা অনন্ত সমুদ্রের তুলনা থাকে সে ঐ দুর্টি চোখে।

রসিক। নিঃসীমশোভাসোভাগ্যং নতা॰গ্যা নয়ন৽বয়ং অন্যোহন্যালোকনানন্দবিরহাদিব চণ্ডলং।

—ব্ঝেছেন প্রণবাব;?

পূর্ণ। না, কিন্তু বোঝবার ইচ্ছা আছে।

রসিক। আনতাৎগী বালিকার শোভাসোভাগ্যের সার

নয়নয**ুগল** 

না দেখিয়ে পরস্পরে তাই কি বিরহভরে

হয়েছে চণ্ডল।

পূর্ণ। না রসিকবাব্, ও ঠিক হল না। ও কেবল বাক্চাতুরী। দ্বটো চোখ পরস্পরকে দেখতে চায় না।

রসিক। অন্য দুটো চোথকে দেখতে চায় তো? সেই রকম অর্থ করেই নিন-না। শেষ দুটো ছব্র বদলে দেওয়া যাক—

> প্রিয়চক্ষ্ব-দেখাদেখি যে আনন্দ তাই সে কি খ‡জিছে চণ্ডল।

পূর্ণ। চমৎকার হয়েছে রসিকবাব্।

প্রিয়চক্ষ্-দেখাদেখি যে আনন্দ তাই সে কি

খুজিছে চণ্ডল।

অথচ সে বেচারা বন্দী—খাঁচার পাখির মতো কেবল এ পাশে ও পাশে ছট্ফট্ করে— প্রিরচক্ষ্ যেখানে, সেখানে পাখা মেলে উড়ে যেতে পারে না।

রসিক। আবার দেখাদেখির ব্যাপারখানাও যে কিরকম নিদার্ণ তাও শাস্তে লিখছে—
হত্যা লোচনবিশিখৈগত্যা কতিচিৎ পদানি পদ্মাক্ষী
জীবতি যুবা ন বা কিং ভয়ো ভয়ো বিলোকর্য়তি।

বি'ধিয়া দিয়া আঁখিবাণে
যায় সে চলি গৃহপানে,
জনমে অনুশোচনা—
বাঁচিল কি না দেখিবারে
চায় সে ফিরে বারে বারে
কমলবরলোচনা।

প্রণ । রাসকবাব্র, বারে বারে ফিরে চায় কেবল কাব্যে।

রসিক। তার কারণ, কাব্যে ফিরে যাবার কোনো অস্ক্রবিধে নেই। সংসারটা যদি ঐরকম ছন্দে তৈরি হত তা হলে এখানেও ফিরে ফিরে চাইত প্র্বাব্ব। এখানে মন ফিরে চার, চক্ষ্ব ফেরে না।

পূর্ণ। (সনিশ্বাসে) বড়ো বিশ্রী জায়গা রসিকবাব্। কিন্তু ওটা আপনি বেশ বলেছেন— প্রিয়চক্ষ্-দেখাদেখি যে আনন্দ তাই সে কি

খুজিছে চণ্ডল।

রসিক। আহা প্র্ণবাব্ব, নয়নের কথা যদি উঠল ও আর শেষ করতে ইচ্ছা করে না—

লোচনে হরিণগর্বমোচনে মা বিদ্যয় নতাপি কজ্জলৈঃ। সায়কঃ সপদি জীবহারকঃ কিং প্রাহি গরলেন লেপিতঃ।

হরিণগর্বমোচন লোচনে কাজল দিয়ো না, সরলে।

# এমনি তো বাণ নাশ করে প্রাণ কী কাজ লেপিয়া গরলে।

প্রে। থামন রসিকবাবন। ঐ বর্ঝি কারা আসছেন।

### চন্দ্রবাব ও নির্মালার প্রবেশ

চন্দ্র। এই যে অক্ষয়বাব্।

রসিক। আমার সংগ্রে অক্ষয়বাব্র সাদৃশ্য আছে শ্নলে তিনি এবং তাঁর আত্মীয়গণ বিমর্ষ হবেন। আমি রসিক।

**हन्द्र। भाभ क**तरवन त्रीमकवावः, रुठा९ ख्रम रहाष्ट्रिन।

রসিক। মাপ করবার কী কারণ ঘটেছে মশায়। আমাকে অক্ষয়বাব ভ্রম করে কিছমুমাত্র অসম্মান করেন নি। মাপ তাঁর কাছে চাইবেন। পূর্ণবাবনুতে আমাতে এতক্ষণ বিজ্ঞানচর্চা করছিলম চন্দ্রবাবন্ত

চন্দ্র। আমাদের কুমার-সভায় আমরা মাসে একদিন করে বিজ্ঞান-আলোচনার জন্যে সিথর করব মনে করিছিল্ম। আজ কী বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিল পূর্ণবাব্র।

প্রণ। না, সে কিছ্ই না চন্দ্রবাবু।

রসিক। চোখের দৃষ্টি সম্বদ্ধে দ্ব-চার কথা বলাবলি করা যাচ্ছিল।

চন্দ্র। দৃষ্টির রহস্য ভারি শক্ত রসিকবাব্র।

রসিক। শক্ত বৈকি। পূর্ণবাব্রও সেই মত।

চন্দ্র। সমস্ত জিনিসের ছায়াই আমাদের দ্ভিউপটে উল্টো হয়ে পড়ে, সেইটেকে যে কেমন করে আমরা সোজাভাবে দেখি সে-সম্বশ্ধে কোনো মতই আমার স্তেষ্জনক বলে বোধ হয় না।

রসিক। সন্তোষজনক হবে কেমন করে। সোজা দেখা, বাঁকা দেখা, এই-সমস্ত নিয়ে মান্ব্রের মাথা ঘ্রে যায়। বিষয়টা বড়ো সংকটময়।

চন্দ্র। নির্মালার সঙ্গে রসিকবাব্র পরিচয় হয় নি ? ইনিই আমাদের কুমার-সভার প্রথম স্মীসভা।

রসিক। (নমস্কার করিয়া) ইনি আমাদের সভার সভালক্ষ্মী। আপনাদের কল্যাণে আমাদের সভায় বৃশ্বিদ্যার অভাব ছিল না, ইনি আমাদের শ্রী দান করতে এসেছেন।

চন্দ্র। কেবল শ্রী নয়, শক্তি।

রিসক। একই কথা চন্দ্রবাব্। শক্তি যখন শ্রীর্পে আবিভূতি। হন তখনই তাঁর শক্তির সীমা থাকে না। কী বলেন পূর্ণবাব্।

# প্র্যুষ্বেশী শৈলবালার প্রবেশ

শৈলবালা। মাপ করবেন চন্দ্রবাব, আমার কি আসতে দেরি হয়েছে।

চন্দ্র। (ঘড়ি দেখিয়া) না, এখনো সময় হয় নি। অবলাকান্তবাব্, আমার ভাগনী নির্মালা আজ আমাদের সভার সভ্য হয়েছেন।

শৈলবালা। (নির্মালার নিকট বসিয়া) দেখন, প্রেন্ধেরা স্বার্থপর, মেয়েদের কেবল নিজেদের সেবার জনাই বিশেষ করে বন্ধ করে রাখতে চায়। চন্দ্রবাব যে আপনাকে আমাদের সভার হিতের জন্যে দান করেছেন তাতে তাঁর মহত্ব প্রকাশ পায়।

নির্মালা। আমার মামার কাছে দেশের কাজ এবং নিজের কাজ একই। আমি যদি আপনাদের সভার কোনো উপকার করতে পারি তাতে তাঁরই সেবা হবে।

শৈলবালা। আপনি যে সোভাগ্যক্তমে চন্দ্রবাব্বক ভালো করে জানবার যোগ্যতা লাভ করেছেন এতে আপনি ধন্য। নিৰ্মালা। আমি ওঁকে জানব না তো কে জানবে।

শৈলবলো। আত্মীয় সব সময় আত্মীয়কে জানে না। আত্মীয়তায় ছোটোকে বড়ো করে তোলে বটে, তেমনি বড়োকেও ছোটো করে আনে। চন্দ্রবাবনুকে যে আপনি যথার্থভাবে জেনেছেন তাতে আপনার ক্ষমতা প্রকাশ পায়।

নিম'লা। কিন্তু, আমার মামাকে যথার্থভাবে জানা খ্ব সহজ, **ওঁর মধ্যে এমন একটি স্বচ্ছ**তা আছে!

শৈলবালা। দেখন, সেইজন্যেই তো ওঁকে ঠিকমত জানা শক্ত। দুর্থোধন স্ফটিকের দেয়ালকে দেয়াল বলে দেখতেই পান নি। সরল স্বচ্ছতার মহত্ত্ব কি সকলে ব্রুতে পারে। তাকে অবহেলা করে। আড়ন্বরেই লোকের দুল্টি আকুণ্ট হয়।

নির্মালা। আপনি ঠিক কথা বলেছেন। বাইরের লোকে আমার মামাকে কেউ চেনেই না। বাইরের লোকের মধ্যে এত দিন পরে আপনার কাছে মামার কথা শ্রনে আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে সে কী বলব।

শৈলবালা। আপনার ভব্তিও আমাকে ঠিক সেই রকম আনন্দ দিচ্ছে।

চন্দ্র। (উভয়ের নিকটে আসিয়া) অবলাকান্তবাব্, তোমাকে যে বইটি দির্মোছলেম সেটা পডেছ?

শৈলবালা। পড়েছি এবং তার থেকে সমস্ত নোট করে আপনার ব্যবহারের জন্যে প্রস্তৃত করে রেখেছি।

চন্দ্র। আমার ভারি উপকার হবে, আমি বড়ো খ্রিশ হল্ম অবলাকান্তবাব্র। প্রে নিজে আমার কাছে ঐ বইটি চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু, ওঁর শরীর ভালো ছিল না বলে কিছুই করে উঠতে পারেন নি। খাতাটি তোমার কাছে আছে?

रेननवाना। এনে मिष्टि।

[ প্রস্থান

রসিক। প্রণবাব, আপনাকে কেমন দ্লান দেখছি, অস্থ করেছে কি। প্রণ্ । না, কিছ্ই না। রসিকবাব, যিনি গেলেন এগ্রই নাম অবলাকান্ত? রসিক। হাঁ।

পূর্ণ। আমার কাছে ওঁর ব্যবহারটা তেমন ভালো ঠেকছে না।

রসিক। অলপবয়স কিনা সেইজনো—

পূর্ণ। মহিলাদের সঙ্গে কিরকম আচরণ করা উচিত সে শিক্ষা ওঁর বিশেষ দরকার।

র্রাসক। আমিও সেটা লক্ষ্য করে দেখেছি। মেয়েদের সংখ্য উনি ঠিক প্রব্রুযোচিত ব্যবহার করতে জানেন না—কেমন যেন গায়ে-পড়া ভাব। ওটা হয়তো অলপ বয়সের ধর্ম ।

পূর্ণ। আমাদেরও তো বয়স খ্ব প্রাচীন হয় নি, কিন্তু আমরা তো—

রসিক। তা তো দেখছি, আপনি খুব দ্রে দ্রেই থাকেন—কিন্তু উনি হয়তো সেটাকে ঠিক ভদ্নতা বলেই গ্রহণ করেন না। ওঁর হয়তো দ্রম হচ্ছে আপনি ওঁকে অগ্রাহ্য করেন।

পূর্ণ। বলেন কী রসিকবাব্। কী করব বল্ন তো। আমি তো ভেবেই পাই নে, কী কথা বলবার জন্যে আমি ওঁর কাছে অগ্রসর হতে পারি।

রসিক। ভাবতে গেলে ভেবে পাবেন না। না ভেবে অগ্রসর হবেন, তার পরে কথা আপনি বেরিয়ে যাবে।

পূর্ণ। না রসিকবাব্র, আমার একটা কথাও বেরোয় না। কী বলব আপনিই বল্ন-না। রসিক। এমন কোনো কথাই বলবেন না যাতে জগতে যুগান্তর উপস্থিত হবে। গিয়ে বল্ন, আজকাল হঠাৎ কিরকম গ্রম পড়েছে।

প্রণ। তিনি যদি বলেন 'হাঁ গরম পড়েছে' তার পরে কী বলব।

### বিপিন ও শ্রীশের প্রবেশ

শ্রীশ। (চন্দ্রবাব্বকে ও নির্মালাকে নমস্কার করিয়া, নির্মালার প্রতি) আপনাদের উৎসাহ ঘড়ির চেয়ে এগিয়ে চলছে। এই দেখনে, এখনো সাড়ে-ছটা বাজে নি।

নির্মালা। আজ আপনাদের সভায় আমার প্রথম দিন, সেইজন্যে সভা বসবার প্রেই এসেছি
--প্রথম সভ্য, হবার সংকোচ ভাঙতে একটু সময় দরকার।

বিপিন। কিন্তু, আপনার কাছে নিবেদন এই যে, আমাদের কিছুমাত্র সংকোচ করে চলবেন না। আজ থেকে আপনি আমাদের ভার নিলেন। লক্ষ্মীছাড়া প্রবৃষ সভাগ্লিকে অন্গ্রহ করে দেখবেন শুনবেন এবং হুকুম করে চালাবেন।

র্মিক। যান পূর্ণবাব্, আপনিও একটা কথা বল্ন গে।

भूगं। की वनव।

নির্মলা। চালাবার ক্ষমতা আমার নেই।

শ্রীশ। আর্পান কি আমাদের এতই অচল বলে মনে করেন।

বিপিন। লোহার চেয়ে অচল আর কী আছে। কিন্তু, আগ্বন তো লোহাকে চালাচ্ছে— আমাদের মতো ভারী জিনিসগ্লোকে চলনসই করে তুলতে আপনাদের মতো দীগ্তির দরকার।

রসিক। শ্নছেন তো প্র্ণবাব্?

প্র্ণ। আমি কী বলব বল্ন-না।

र्तामक। वन्न, त्नाशास्क हानारक हारेलिख आग्न हारे, गनारक हारेलिख आग्न हारे।

বিপিন। কী পূর্ণবাব, রসিকবাব,র সঙ্গে পরিচয় হয়েছে?

পূর্ণ। হাঁ।

বিপিন। আপনার শরীর আজ ভালো আছে তো?

भ्रा शी।

বিপিন। অনেকক্ষণ এসেছেন নাকি?

भूगी ना।

বিপিন। দেখেছেন এবারে শীতটা ঘোড়দোড়ের ঘোড়ার মতো সজোরে দোড়ে মাঘের মাঝা-মাঝি একেবারে খপ্ করে থেমে গেল।

भूग। शै।

শ্রীশ। **এই যে প্র্বাব**্, গেল বারে আপনার শরীর খারাপ ছিল, এবারে বেশ ভালো বোধ হচ্ছে তো?

भ्रा है।

শ্রীশ। এতদিন কুমার-সভার যে কী একটা মহৎ অভাব ছিল আজ ঘরের মধ্যে ঢ্কেই তা ব্রুতে পেরেছি, সোনার ম্কুটের মাঝখানটিতে কেবল একটি হীরে বসাবার অপেক্ষা ছিল— আজ সেইটি বসানো হয়েছে, কী বলেন পূর্ণবাব্।

পূর্ণ। আপনাদের মতো এমন রচনাশন্তি আমার নেই—আমি এত বানিয়ে বানিয়ে কথা বাঁটতে পারি নে, বিশেষত মহিলাদের সম্বন্ধে।

শ্রীশ। আপনার অক্ষমতার কথা শ্নে দ্বংখিত হলেম প্র্ণবাব্, আশা করি রুমে উন্নতি লাভ করতে পারবেন।

বিপিন। (রসিককে জনান্তিকে টানিয়া) দুই বীরপুর্ব্যে যুদ্ধ চলুক, এখন আসুন রসিকবাব, আপনার সংগ্যে দুই-একটা কথা আছে। দেখুন, সেই খাতা সম্বন্ধে আর কোনো কথা উঠেছিল?

রসিক। অপরাধ করা মানবের ধর্ম আর ক্ষমা করা দেবীর—সে কথাটা আমি প্রসংগক্তমে তুলেছিলেম—

বিপিন। তাতে কী বললেন।

রসিক। কিছু না বলে বিদ্যুতের মতো চলে গেলেন।

বিপিন। চলে গেলেন!

রসিক। কিন্তু, সে বিদাতে বন্ধু ছিল না।

বিপিন। গর্জন?

রসিক। তাও ছিল না।

বিপিন। তবে?

রসিক। এক প্রান্তে কিংবা অন্য প্রান্তে একট্র হয়তো বর্ষণের আভাস ছিল।

বিপিন। সেট্রকুর অর্থ?

রসিক। কী জানি মশায়। অর্থ ও থাকতে পারে, অনর্থ ও থাকতে পারে।

বিপিন। রসিকবাব, আপনি কী বলেন আমি কিছা ব্রুতে পারি নে।

রসিক। কী করে ব্রুথবেন—ভারি শক্ত কথা।

শ্রীশ। (নিকটে আসিরা) কী কথা শক্ত মশায়।

রসিক। এই বৃষ্টি-বন্ধু-বিদ্যুতের কথা।

শ্রীশ। ওহে বিপিন, তার চেয়ে শক্ত কথা যদি শ্বনতে চাও তা হলে প্র্ণের কাছে যাও। বিপিন। শক্ত কথা সম্বন্ধে আমার খুব বৈশি শখ নেই ভাই।

শ্রীশ। যুন্ধ করার চেয়ে সন্ধি করার বিদ্যেটা ঢের বেশি দ্বর্হ—সেটা তোমার আসে। দোহাই তোমার, প্রণিকে একট্ ঠান্ডা করে এসো গে। আমি বরণ্ড ততক্ষণ রসিকবাব্র সংগে ব্রিট-বজ্ব-বিদ্যুতের আলোচনা করে নিই।

্বিপিনের প্রস্থান

রসিকবাব, ঐ যে সেদিন আপনি যাঁর নাম ন্পবালা বললেন তিনি—তিনি—তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত করে কিছু বলনে। সেদিন চকিতের মধ্যে তাঁর মুখে এমন একটি স্নিম্ধভাব দেখেছি, তাঁর সম্বন্ধে কোত্তল কিছুতেই থামাতে পারছি নে।

রিসক। বিস্তারিত করে বললে কোত্হল আরো বেড়ে যাবে। এরকম কোত্হল 'হবিষা কৃষ্ণবর্থোব ভূয় এবাভিবর্ধাতে'। আমি তো তাঁকে এতকাল ধরে জেনে আসছি, কিন্তু সেই কোমল হৃদয়ের স্নিশ্ব মধ্র ভাবটি আমার কাছে 'ক্ষণে ক্ষণে তল্লবতামুপৈতি'।

শ্রীশ। আচ্ছা, তিনি— আমি সেই নৃপবালার কথা জিজ্ঞাসা করছি—

রসিক। সে আমি বেশ ব্রুতেই পারছি।

শ্রীশ। তা, তিনি—কী আর প্রশন করব। তাঁর সম্বদ্ধে যা হয় কিছ্ব বল্ন-না—কাল কী বললেন, আজ সকালে কী করলেন, যত সামান্য হোক আপনি বল্ন—আমি শ্রিন।

রসিক। (শ্রীশের হাত ধরিয়া) বড়ো খ্রিশ হল্ম শ্রীশবাব্, আপনি বথার্থ ভাব্ক বটেন—
আপনি তাঁকে কেবল চকিতের মধ্যে দেখে এট্কু কী করে ধরতে পারলেন যে তাঁর সদবন্ধে তুচ্ছ
কিছ্ই নেই। তিনি যদি বলেন 'রসিকদা, ঐ কেরোসিনের বাতিটা একট্খানি উস্কে দাও তো',
আমার মনে হয় যেন একটা নতুন কথা শ্রনলেম আদি-কবির প্রথম অন্তর্প ছন্দের মতো। কী
বলব শ্রীশবাব্, আপনি শ্রনলে হয়তো হাসবেন, সেদিন ঘরে ঢ্কে দেখি ন্পবালা ছইচের ম্থে
স্তো পরাচ্ছেন, কোলের উপর বালিশের ওয়াড় পড়ে রয়েছে— আমার মনে হল এক আশ্বর্ধ
দ্শ্য। কতবার কত দর্জির দোকানের সামনে দিয়ে গেছি, কখনো ম্থ তুলে দেখি নি,
কিশ্ত—

. শ্রীশ। আচ্ছা রসিকবাব, তিনি নিজের হাতে খরের সমস্ত কাজ করেন?

শৈলবালার প্রবেশ

শৈলবালা। রসিকদার সংখ্য কী পরামর্শ করছেন।

রসিক। কিছন্ই না, নিতাশ্ত সামান্য কথা নিয়ে আমাদের আলোচনা চলছে, যত দুর তুচ্ছ হতে পারে।

চন্দ্র। সভা অধিবেশনের সময় হয়েছে আর বিলম্ব করা উচিত হয় না। পূর্ণবাব, কৃষি-বিদ্যালয় সম্বন্ধে আজ তুমি যে প্রস্তাব উত্থাপন করবে বলেছিলে সেটা আরম্ভ করো।

পূর্ণ। (দন্ডায়মান হইয়া ঘড়ির চেন নাড়িতে নাড়িতে) আজ—আজ—(কাশি)

রসিক। (পাশ্বের্ বসিয়া মৃদ্যুস্বরে) আজ এই সভা--

পূর্ণ। আজ এই সভা—

রসিক। যে নতেন সোন্দর্য এবং গোরব লাভ করিয়াছে—

প্রণ। যে ন্তন সৌন্দর্য এবং গৌরব লাভ করিয়াছে—

রসিক। প্রথমে তাহারই জন্য অভিনন্দন প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

পূর্ণ। প্রথমে তাহারই জন্য অভিনন্দন প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

রসিক। (মৃদ্যুস্বরে) বলে যান পূর্ণবাবু।

প্রণ। তাহারই জন্য অভিনন্দন প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

রসিক। ভয় কী পূর্ণবাব্র বলে যান।

পূর্ণ। যে ন্তন সৌন্দর্য এবং গোরব (কাশি)— যে ন্তন সৌন্দর্য (প্নুনরায় কাশি)— অভিনন্দন—

রিসক। (উঠিয়া) সভাপতিমশায়, আমার একটা নিবেদন আছে। আজ প্র্ণবাব্ব্ব্ সকল সভ্যের প্রেই সভায় উপস্থিত হয়েছেন। উনি অত্যন্ত অস্কুষ্থ, তথাপি উৎসাহ সংবরণ করতে পারেন নি। আজ আমাদের সভায় প্রথম অর্ব্রোদয়, তাই দেখবার জন্যে পাখি প্রত্যুয়েই নীড় পরিত্যাগ করে বেরিয়েছে। কিন্তু দেহ র্গ্ল, তাই প্র্হিদয়ের আবেগ কন্ঠে ব্যন্ত করবার শক্তি নেই, অতএব ওঁকে আজ আমাদের নিন্কৃতি দান করতে হবে। এবং আজ নবপ্রভাতের যে অর্ণচ্ছটার স্তবগান করতে উনি উঠেছিলেন তাঁর কাছেও এই অবর্ম্থকণ্ঠ ভত্তের হয়ে আমি মার্জনা প্রার্থনা করি। প্র্রেবির্, আজ বরণ্ড আমাদের সভার কার্য বন্ধ থাকে সেও ভালো, তথাপি বর্তমান অবস্থায় আজ আপনাকে কোনো প্রস্তাব উত্থাপন করতে দিতে পারি নে। সভাপতিমশায় ক্ষমা করবেন এবং আমাদের সভাকে যিন আপন প্রভা শ্বারা অদ্য সার্থকতা দান করতে এসেছেন ক্ষমা করা তাঁদের স্বজাতিস্বলভ কর্ণ হদয়ের সহজ ধর্ম।

চণ্দ্রবাব,। আমি জানি কিছুকাল থেকে পূর্ণবাব, ভালো নেই, এ অবস্থায় আমরা ওঁকে ক্লেশ দিতে পারি না। বিশেষত অবলাকান্তবাব্ ঘরে বসে বসেই আমাদের সভার কাজ অনেক দ্রে অগ্রসর করে দিয়েছেন। এ-পর্যন্ত ভারতব্যীয় কৃষি সম্বন্ধে গ্রমেন্ট থেকে যতগালি রিপোর্ট বাহির হয়েছে স্বগন্লি আমি ওঁর কাছে দিয়েছিলেম, তার থেকে উনি জমিতে সার দেওয়া সম্বন্ধীয় অংশট্রকু সংক্ষেপে সংকলন করে রেখেছেন—সেইটি অবলম্বন করে উনি সর্ব-সাধারণের স্বোধ্য বাংলা ভাষায় একটি প্রিশ্তকা প্রণয়ন করতেও প্রস্তৃত হয়েছেন। ইনি ষের্প উৎসাহ ও দক্ষতার সশ্গে সভার কার্যে যোগদান করেছেন সেজন্য ওঁকে প্রচুর ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। বিপিনবাব, য়৻রোপীয় ছাত্রাগার-সকলের নিয়ম ও কার্যপ্রণালী-সংকলনের ভার নিয়েছিলেন, এবং শ্রীশবাব স্বেচ্ছাকৃত দানের স্বারা লন্ডন নগরে কত বিচিত্র লোকহিতকর অনুষ্ঠান প্রবৃতিত হয়েছে তার তালিকা সংগ্রহ ও তৎসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ-রচনার প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন-বোধ হয় এখনো তা সমাধা করতে পারেন নি। আমি একটি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত আছি-সকলেই জানেন আমাদের দেশের গোর র গাড়ি এমনভাবে নিমিত যে তার পিছনে ভার পড়লেই উঠে পড়ে এবং গোর্র গলায় ফাঁস লেগে যায়, আবার কোনো কারণে গোর্ যদি পড়ে যায় তবে বোঝাই-সন্থ গাড়ি তার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়ে—এরই প্রতিকার করবার জন্যে আমি উপায়-উদ্ভাবনে বাসত আছি, কৃতকার্য হব বলে আশা করি। আমরা মুখে গোজাতি সদবশ্যে দয়া প্রকাশ করি, অথচ প্রত্যহ সেই গোরের সহস্র অনাবশ্যক কন্ট নিতান্ত উদাসীনভাবে নিরীক্ষণ করে থাকি

—আমার কাছে এইর্প মিথ্যা ও শ্না ভাব্কতা অপেক্ষা লন্জাকর ব্যাপার জগতে আর-কিছ্ই নেই। আমাদের সভা থেকে যদি এর কোনো প্রতিকার করতে পারি তবে আমাদের সভা ধন্য হবে। আমি রাত্রে গাড়োয়ান-পঙ্গীতে গিয়ে গোর্র অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেছি; গোর্র প্রতি অনর্থক অত্যাচার যে স্বার্থ ও ধর্ম উভয়ের বিরোধী হিন্দ্র গাড়োয়ানদের তা বোঝানো নিতানত কঠিন বলে বোধ হয় না। এ সম্বন্ধে আমি গাড়োয়ানদের মধ্যে একটা পঞ্চায়েত করবার চেন্টায় আছি। শ্রীমতী নির্মাণা আকস্মিক অপঘাতের আশ্র চিকিৎসা এবং রোগীচর্যা সম্বন্ধে রামরতন ডান্তার মহাশয়ের কাছ থেকে নিয়মিত উপদেশ লাভ করছেন—ভদ্রলোকদের মধ্যে সেই শিক্ষা ব্যান্ত করবার জন্যে তিনি দ্ই-একটি অন্তঃপ্রে গিয়ে শিক্ষাদানে নিয়ন্ত হয়েছেন। এইর্পে প্রত্যেক সভ্যের স্বতন্ত্র ও বিশেষ চেন্টায় আমাদের এই ক্ষ্মন্ত কুমার-সভা সাধারণের অজ্ঞাতসারে ক্রমশই বিচিত্র সফলতা লাভ করতে থাকবে এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

শ্রীশ। ওহে বিপিন, আমার কাজ তো আমি আরম্ভও করি নি।

বিপিন। আমারও ঠিক সেই অবস্থা।

শ্রীশ। কিন্তু, করতে হবে।

বিপিন। আমাকেও করতে হবে।

শ্রীশ। কিছু দিন অন্য সমস্ত আলোচনা ত্যাগ না করলে চলছে না।

বিপিন। আমিও তাই ভাবছি।

শ্রীশ। কিন্তু, অবলাকান্তবাব,কে ধন্য বলতে হবে—উনি যে কখন আপনার কাজটি করে যাচ্ছেন কিছ, বোঝবার জো নেই।

বিপিন। তাই তো বড়ো আশ্চর্য। অথচ মনে হয় যেন ওঁর অন্যমনস্ক হবার বিশেষ কারণ আছে।

শ্রীশ। যাই ওঁর সংগ্যে একবার আলোচনা করে আসি গে।

**েলেলর নিকট** গমন

পূর্ণ। রসিকবাব, আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাব।

রসিক। কিছ্ম বলবেন না, আমি এমনি ব্বেথে নেব। কিল্ডু, সকলে আমার মতো নয় প্রেবিব্ —আন্দান্তে ব্বেবেন না, বলা-কওয়ার দরকার।

পূর্ণ। আপনি আমার অন্তরের কথা বুঝে নিয়েছেন রসিকবাব্— আপনাকে পেয়ে আমি বেণ্চে গোছ। আমার যা কথা তা মুখে উচ্চারণ করতেও সংকোচ বোধ হয়। আপনি আমাকে পরামর্শ দিন কী করতে হবে।

রসিক। প্রথমে আপনি ওঁর কাছে গিয়ে যা হয় একটা কিছ্ব কথা আরশ্ভ করে দিন-না। পূর্ণ। ঐ দেখ্ন-না, অবলাকান্তবাব্ব আবার ওঁর কাছে গিয়ে বসেছেন—

রসিক। তা হোক-না, তিনি তো ওঁকে চারি দিকে ঘিরে দাঁড়ান নি। অবলাকান্তকে তো বা্হের মতো ভেদ করে যেতে হবে না। আপনিও এক পাশে গিয়ে দাঁড়ান-না।

প্রা আচ্ছা, আমি দেখি।

শৈলবালা। (নির্মালার প্রতি) আমাকে এত করে বলবেন না— আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশি কাজ করছেন। কিন্তু, বেচারা পূর্ণবাব্র জন্যে আমার বড়ো দ্বঃখ হয়। আপনি আসবেন বলেই উনি আজ বিশেষ উৎসাহ করে এসেছিলেন, অথচ সেটা ব্যক্ত করতে না পেরে উনি বোধ হয় অত্যনত বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন। আপনি যদি ওঁকে—

নির্মা। আপনাদের অন্যান্য সভ্যদের থেকে আমাকে একট্ব বিশেষভাবে প্থক করে দেখছেন বলে আমি বড়ো সংকোচ বোধ করছি— আমাকে সভ্য বলে আপনাদের মধ্যে গণ্য করবেন, মহিলা বলে স্বতন্ত করবেন না।

শৈলবালা। আপনি যে মহিলা হয়ে জন্মেছেন সে স্ববিধাট্কু আমাদের সভা ছাড়তে পারেন না। আপনি আমাদের সঞ্জে এক হয়ে গেলে ষত কাজ হবে, আমাদের থেকে স্বতন্ত হলে তার চেয়ে বেশি কাজ হবে। ষে লোক গুণের শ্বারা নৌকোকে অগুসর করে দেবে তাকে নৌকো থেকে কতকটা দ্রে থাকতে হয়। চন্দ্রবাব্ আমাদের নৌকোর হাল ধরে আছেন, তিনিও আমাদের থেকে কিছ্ব দ্রে এবং উচ্চে আছেন। আপনাকে গুণের শ্বারা আকর্ষণ করতে হবে, স্বৃতরাং আপনাকে পৃথক থাকতে হবে। আমরা সব দাঁড়ির দলে বসে গেছি।

নির্মালা। আপনাকেও কর্মে এবং ভাবে এ°দের সকলের থেকে পৃথক বোধ হয়। একদিন মাত্র দেথেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে, এ সভার মধ্যে আপনি আমার প্রধান সহায় হবেন।

শৈলবালা। সে তো আমার সোভাগ্য। এই-যে আস্থ্য পূর্ণবাব্। আমরা আপনার কথাই বলছিলেম। বস্নে।

শ্রীশ। অবলাকান্তবাব, আসন্ন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা বলবার আছে। (জনান্তিকে লইয়া) আজ সভার প্রাতন সভা তিনটিকে আপনারা দ্বজনে লক্ষা দিয়েছেন। তা, ঠিক হয়েছে— প্রাতনের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করবার জন্যেই নৃতনের প্রয়োজন।

रेगनवाना । आवात न छन हाना कार्छ आग्रन ब्रद्धानावात ब्रात्म भूताछन धता कार्छत मतकात ।

শ্রীশ। আচ্ছা, সে বিচার পরে হবে। কিন্তু, আমার সেই র্মালটি? সেটি হরণ করে আমার পরকাল খ্ইয়েছি, আবার র্মালটিও খোয়াতে পারি নে। (পকেট হইতে বাহির করিয়া) এই আমি এক ডজন রেশমের র্মাল এনেছি, এই বদল করে নিতে হবে। এ যে তার উচিত ম্ল্যে তা বলতে পারি নে—তার উপযুক্ত মূল্য দিতে গেলে চীন জাপান উজাড় করে দিতে হয়।

শৈলবালা। মশায়, এ ছলনাট্রকু বোঝবার মতো বৃশ্ধি বিধাতা আমাকে দিয়েছেন। এ উপহার আমার জন্যে আসেও নি, যাঁর রুমাল হরণ করেছেন আমাকে উপলক্ষ করে এগুলি—

শ্রীশ। অবলাকান্তবাব, ভগবান বৃশ্ধি আপনাকে যথেণ্ট দিয়েছেন দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু দয়ার ভাগটা কিছ্ব যেন কম বোধ হচ্ছে— হতভাগ্যকে র্মালটি ফিরিয়ে দিলেই সেই কলৎকট্কু একেবারে দ্র হয়।

শৈলবালা। আচ্ছা, আমি দয়ার পরিচয় দিচ্ছি, কিন্তু আপনি সভার জন্য যে প্রবন্ধ লিখতে প্রতিশ্রুত সেটা লিখে দেওয়া চাই।

শ্রীশ। নিশ্চয় দেব— রুমালটা ফিরে দিলেই কাজে মন দিতে পারব, তখন অন্য সন্ধান ছেড়ে কেবল সত্যান্ত্রসন্ধান করতে থাকব।

#### ঘরের অনার

বিপিন। ব্রেছেন রসিকবাব্ব, আমি তাঁর গানের নির্বাচনচাতুরী দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছি। গান যে তৈরি করেছে তার কবিত্ব থাকতে পারে, কিন্তু এই গানের নির্বাচনে যে কবিত্ব প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্যে ভারি একটি সৌকুমার্য আছে।

রসিক। ঠিক বলেছেন, নির্বাচনের ক্ষমতাই ক্ষমতা। লতায় ফ্লল তো আপনি ফোটে, কিন্তু যে লোক মালা গাঁথে নৈপূণ্য এবং স্কুক্তি তো তারই।

বিপিন। আপনার ও গানটা মনে আছে?

তরী আমার হঠাং ভূবে যার
কোন্ পাথারে কোন্ পাষাণের ঘায়।
নবীন তরী নতুন চলে,
দিই নি পাড়ি অগাধ জলে,
বাহি তারে খেলার ছলে কিনার-কিনারায়।
তরী আমার হঠাং ভূবে যায়।
ভেসেছিল স্নোতের ভরে,
একা ছিলেম কর্ণ ধ'রে—
লেগেছিল পালের 'পরে মধ্র মৃদ্ব বায়।

# সুথে ছিলেম আপন মনে, মেঘ ছিল না গগনকোণে— লাগবে তরী কুস্মবনে, ছিলেম সেই আশায়। তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়।

রসিক। যাক ভূবে, কী বলেন বিপিনবাব্।

বিপিন। যাক গে, কিন্তু কোথায় ডুবল তার একট্র ঠিকানা রাখা চাই। আচ্ছা রসিকবাবর, এ গানটা কেন তিনি খাতায় লিখে রাখলেন।

রসিক। স্বীহৃদয়ের রহস্য বিধাতা বোঝেন না। এই রকম একটা প্রবাদ আছে, রসিকবাব, তো তুচ্ছ।

শ্রীশ। (নিকটে আসিয়া) বিপিন, তুমি চন্দ্রবাব্র কাছে একবার বাও। বাস্তবিক, আমাদের কর্তব্যে আমরা ঢিল দিয়েছি— ওঁর সংখ্য একট্ব আলোচনা করলে উনি খুশি হবেন।

বিপিন। আছো।

প্রস্থান

শ্রীশ। হাঁ, আপনি সেই যে সেলাইয়ের কথা বলছিলেন— উনি বৃঝি নিজের হাতে সমস্ত গৃহক্ম করেন?

র্গাসক। সমস্তই।

শ্রীশ। আপনি বৃঝি সেদিন গিয়ে দেখলেন তাঁর কোলে বালিশের ওয়াড়গ্রলো পড়ে রয়েছে আর তিনি—

রসিক। মাথা নিচু করে ছ**্রাচে স্রতো পরাচ্ছিলেন।** 

শ্রীশ। ছু:চে সুতো পরাচ্ছিলেন। তখন স্নান করে এসেছেন বুঝি?

রসিক। বেলা তখন তিনটে হবে।

শ্রীশ। বেলা তিনটে। তিনি ব্যাঝি তাঁর খাটের উপর বসে—

রসিক। না, খাটে নয়, বারান্দার উপর মাদ্বর বিছিয়ে—

শ্রীশ। বারান্দায় মাদ্বর বিছিয়ে বসে ছ: চে স্তো পরাচ্ছিলেন—

র্রাসক। হাঁ, ছু:চে স্বতো পরাচ্ছিলেন। (স্বগত) আর তো পারা যায় না।

শ্রীশ। আমি যেন ছবির মতো স্পন্থ দেখতে পাচ্ছি—পা দ্বটি ছড়ানো, মাথা নিচু, খোলা চুল ম্বথের উপর এসে পড়েছে, বিকেল বেলার আলো—

বিপিন। (নিকটে আসিয়া) চন্দ্রবাব তোমার সঙ্গে তোমার সেই প্রবন্ধটা সম্বন্ধে কথা কইতে চান।

[ শ্রীশের প্রস্থান

রসিক। (স্বগত) আর কত বকব।

#### অনা প্রাম্ভে

নির্মালা। (প্রণের প্রতি) আপনার শরীর আজ বর্ঝি তেমন ভালো নেই।

প্রণ। না, বেশ আছে—হাঁ, একট্ ইয়ে হয়েছে বটে, বিশেষ কিছ্ নয়—তব্ একট্ ইয়ে বৈকি—তেমন বেশ (কাশি)— আপনার শরীর বেশ ভালো আছে?

নিমলা। হাঁ।

পূর্ণ। আপনি—জিজ্ঞাসা করছিল্ম যে আপনি—আপনি—আপনার ইয়ে কিরকম বোধ হয়
—ঐ যে—মিলটনের আরিয়োপ্যাজিটিকা— ওটা কিনা আমাদের এম.এ. কোর্সে আছে, ওটা আপনার
বেশ ইয়ে বোধ হয় না?

নিৰ্মালা। আমি ওটা পড়ি নি।

পূর্ণ। পড়েন নি? (নিস্তব্ধ) ইয়ে হয়েছে— আপনি— এবারে কিরকম গরম পড়ছে— আমি একবার রিসকবাব্— রিসকবাব্র সঙ্গে আমার একট্ব দরকার আছে।

[নির্মলার নিকট হইতে প্রস্থান

#### বরের অন্যন্ত

বিপিন। রসিকবাব, আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, ও গানটা তিনি বিশেষ কিছন মনে করে লিখেছেন।

রিসিক। হতেও পারে। আপনি আমাকে স্কুধ ধোঁকা লাগিয়ে দিলেন যে। প্রে ওটা ভাবি নি। বিপিন। তরী আমার হঠাৎ ভূবে ধার

কোন্ পাথারে কোন্ পাষাণের ঘায়।

—আছ্যা রসিকবাব, এখানে তরী বলতে ঠিক কী বোঝাছে।

রসিক। হদর বোঝাচ্ছে তার আর সন্দেহ নেই। তবে ঐ পাথারটা কোথায় আর পাষাণটা কে সেইটেই ভাববার বিষয়।

প্র্ণ। (নিকটে আসিয়া) বিপিনবাব্, মাপ করবেন--রিসকবাব্র সঙ্গে আমার একটি কথা আছে— যদি—

বিপিন। বেশ, বলান, আমি যাচিছ।

রিসকের নিকট হইতে প্রস্থান

পূর্ণ। আমার মতো নির্বোধ জগতে নেই রসিকবাবু।

রিসক। আপনার চেয়ে ঢের নির্বোধ আছে যারা নিজেকে বৃদ্ধিমান বলে জানে—যথা আমি।

পূর্ণ। একটা নিরালা পাই যদি আপনার সংগ্যে অনেক কথা আছে, সভা ভেঙে গেলে আজ রাত্রে একটা অবসর করতে পারেন?

রসিক। বেশ কথা।

প্রণ । আজ দিব্য জ্যোৎসনা আছে, গোলদিঘির ধারে-- কী বলেন।

রসিক। (স্বগত) কী সর্বনাশ।

শ্রীশ। (নিকটে আসিয়া) ওঃ, পূর্ণবাব, কথা কচ্ছেন বৃঝি! আচ্ছা, এখন থাক্। রাত্রে আপনার

রসিক। তা হতে পারে।

শ্রীশ। তা হলে কালকের মতো— কী বলেন। কাল দেখলেন তো ঘরের চেয়ে পথে জমে ভালো। রিসক। জমে বৈকি। (স্বৃগত) সদি জমে, কাশি জমে, গলার স্বর দইয়ের মতো জমে যায়।

[ শ্রীশের প্রস্থান

প্র্ণ। আছে। রসিকবাব্, আপনি হলে কী বলে কথা আরম্ভ করতেন।

রসিক। হয়তো বলতুম— সেদিন বেলনে উড়েছিল, আপনাদের বাড়ির ছাত থেকে দেখতে পেয়েছিলেন কি।

প্রণ। তিনি যদি বলতেন, হা-

রসিক। আমি বলতুম, মনকে ওড়বার অধিকার দিয়েছেন বলেই ঈশ্বর মান্ত্রের শ্রীরে পাখা দেন নি, শরীরকে বন্ধ রেখে বিধাতা মনের আগ্রহ কেবল বাড়িয়ে দিয়েছেন—

পূর্ণ। ব্রেছি রসিকবাব্—চমংকার—এর থেকে অনেক কথার স্ভিট হতে পারে।

বিপিন। (নিকটে আসিয়া) পূর্ণবাব্র সঙ্গে কথা হচ্ছে, থাক্ তবে, আমাদের সেই যে একটা কথা ছিল সেটা আজ রাত্রে হবে, কী বলেন।

রসিক। সেই ভালো।

বিপিন। জ্যোৎস্নায় রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে দিব্যি আরামে— কী বলেন। রসিক। খবে আরাম। (স্বগত) কিন্তু বেয়ারামটা তার পরে।

#### অন্যগ্ৰ

শৈলবালা। (নিম'লার প্রতি) তা বেশ, আপনি যদি ইচ্ছা করেন আমিও ঐ বিষয়টার আলোচনা করে দেখব। ডাক্তারি আমি অলপ অলপ চর্চা করেছি—বেশি নয়—কিন্তু আমি যোগদান করলে আপনার যদি উৎসাহ হয় আমি প্রস্তৃত আছি।

পূর্ণ। (নিকটে আসিয়া) সেদিন বেলনে উড়েছিল, আপনি কি ছাদের উপর থেকে দেখতে পেয়েছিলেন।

निर्माणा। द्वलान?

প্র্ণ। হাঁ, ঐ বেলান (সকলে নির্ত্তর)—রিসকবাবা বলছিলেন আপনি বোধ হয় দেখে থাকবেন, আমাকে মাপ করবেন— আপনাদের আলোচনায় আমি ভঙ্গ দিলাম— আমি অত্যান্ত হতভাগ্য।

### পণ্ডম অঙক

## প্রথম দৃশ্য

#### অক্ষয়ের বাসা

অক্ষয় ও পর্রবালা

আক্ষয়। দেবী, যদি অভয় দাও তো একটি প্রশ্ন আছে।
প্রবালা। কী শ্নি।
আক্ষয়। শ্রীঅংগ কৃশতার তো কোনো লক্ষণ দেখছি নে!
প্রবালা। শ্রীঅংগ তো কৃশ হবার জন্যে পশ্চিমে বেড়াতে যায় নি।
আক্ষয়। তবে কি বিরহবেদনা বলে জিনিসটা মহাকবি কালিদাসের সংগে সহমরণে মরেছে।
প্রবালা। তার প্রমাণ তুমি। তোমারও তো স্বাস্থ্যের বিশেষ বাাঘাত হয় নি দেখছি।
আক্ষয়। হতে দিল কই। তোমার তিন ভংনী মিলে অহরহ আমার কৃশতা নিবারণ করে
রেখেছিল—বিরহ যে কাকে বলে সেটা আর কোনোমতেই বুঝতে দিলে না।

#### กาล

বিরহে মরিব ব'লে ছিল মনে পণ—
কৈ তোরা বাহনতে বাঁধি করিলি বারণ।
ভেবেছিন, অশ্রকলে ভূবিব অক্ল-তলে,
কাহার সোনার তরী করিল তারণ।

—প্রিয়ে, কাশীধামে বৃঝি পঞ্চশর ত্রিলোচনের ভয়ে এগোতে পারেন না। প্রবালা। তা হতে পারে, কিন্তু কলকাতায় তো তাঁর যাতায়াত আছে। অক্ষয়। তা আছে—কোন্পানির শাসন তিনি মানেন না, আমি তার প্রমাণ পেয়েছি।

## ন,পবালা ও নীরবালার প্রবেশ

নীরবালা। দিদি। অক্ষয়। এখন দিদি বৈ আর কথা নেই, অকৃতজ্ঞ! দিদি যখন বিচ্ছেদদহনে উত্তরোত্তর তশত- কাঞ্চনের মতো শ্রী ধারণ করছিলেন তখন তোমাদের ক'টিকে স্মাতিল করে রেখেছিল কে।

নীরবালা। শ্নছ দিদি। এমন মিথ্যে কথা! তুমি যতদিন ছিলে না আমাদের একবার ডেকেও জিজ্ঞাসা করেন নি, কেবল চিঠি লিখেছেন আর টেবিলের উপর দুই পা তুলে দিয়ে বই হাতে করে পড়েছেন। তুমি এসেছ, এখন আমাদের নিয়ে গান হবে, ঠাট্টা হবে, দেখাবেন যেন—

ন্পবালা। দিদি, তুমিও তো ভাই, এতদিন আমাদের একথানিও চিঠি লেখ নি!

প্রবালা। আমার কি সময় ছিল ভাই। মাকে নিয়ে দিনরাত বাস্ত থাকতে হয়েছিল।

অক্ষয়। যদি বলতে 'তোদের ভংনীপতির ধ্যানে নিমংন ছিল্ম' তা হলে কি লোকে নিন্দে করত।

নীরবালা। তা হলে ভগ্নীপতির আপ্পর্ধা আরো বেড়ে যেত। মুখ্রজেসমশায়, তুমি তোমার বাইরের ঘরে যাও-না। দিদি এতদিন পরে এসেছেন, আমরা কি ওঁকে নিয়ে একট্র গল্প করতে পাব না।

অক্ষয়। নৃশংসে, বিরহদাবদণ্ধ তোর দিদিকে আবার বিরহে জনলাতে চাস? তোদের ভণনী-পতির্প ঘনকৃষ্ণ মেঘ মিলনর্প মুখলধারাবর্ধণ-দ্বারা প্রিয়ার চিত্তর্প লতানিকুঞ্জে আনন্দর্প কিসলয়োদ্গম ক'রে প্রেমর্প বর্ষায় কটাক্ষর্প বিদাং—

নীরবালা। এবং বকুনিরূপ ভেকের কলরব-

### শৈলবালার প্রবেশ

অক্ষয়। এসো এসো—উত্তমাধমমধ্যমা এই তিন শ্যালী না হলে আমার—

নীরবালা। উত্তমমধ্যম হয় না।

শৈলবালা। (নৃপ ও নীরর প্রতি) তোরা ভাই, একট্র যা তো, আমাদের কথা আছে।

অক্ষয়। কথাটা কী ব্রুতে পার্রাছস তো নীর্? হরিনাম-কথা নয়।

নীরবালা। আচ্ছা, তোমার আর বকতে হবে না।

[ন্প ও নীরর প্রস্থান

শৈলবালা। দিদি, নৃপ-নীরর জন্যে মা দুটি পাত্র তা হলে স্থির করেছেন?

প্রবালা। হাঁ, কথা এক রক্ষা ঠিক হয়ে গৈছে। শ্বনেছি ছেলে দ্বটি মন্দ নয়-- তারা মেয়ে দেখে পছন্দ করলেই পাকাপাকি হয়ে যাবে।

শৈলবালা। যদি পছন্দ না করে?

প্রবালা। তা হলে তাদের অদৃষ্ট মন্দ।

. অক্ষয়। এবং আমার শ্যালী দুটির অদৃষ্ট ভালো।

रेमलवाला। तृश नौतः यि श्रष्टेन्त ना करतः

অক্ষয়। তা হলে ওদের রুচির প্রশংসা করব।

প্রবালা। পছন্দ আবার না করবে কী? তোদের সব বাড়াবাড়ি, স্বয়ংবরার দিন গেছে। মেয়েদের পছন্দ করবার দরকার হয় না। স্বামী হলেই তাকে ভালোবাসতে পারে।

অক্ষয়। নইলে তোমার বর্তমান ভংনীপতির কী দ্বর্দশাই হত শৈল!

#### জগন্তারিণীর প্রবেশ

জগন্তারিণী। বাবা অক্ষয়, ছেলে দ্বিটকে তা হলে তো খবর দিতে হয়। তারা তো আমাদের বাড়ির ঠিকানা জানে না।

অক্ষয়। বেশ তো মা, রসিকদাদাকে পাঠিয়ে দেওয়া যাক।

জগন্তারিণী। পোড়া কপাল! তোমার রসিকদাদার যেরকম বৃদ্ধ। তিনি কাকে আনতে কাকে আনবেন ঠিক নেই।

প্রবালা। তা মা, তুমি কিছ্ব ভেবো না। ছেলে দ্বটিকে আনবার ব্যবস্থা করে দেব।

জগত্তারিণী। মা প্রবী, তুই একট্ব মনোযোগ না করলে হবে না। আজকালকার ছেলে, তাদের সঙ্গে কিরকম ব্যাভার করতে হয় না-হয় আমি কিছুই বুঝি নে।

অক্ষয়। (জনান্তিকে) পরেরীর হাত্যশ আছে। প্রেরী তাঁর মার জন্যে যে জামাইটি জ্রটিয়েছেন, পসার খ্ব বেড়ে গেছে। আজকালকার ছেলে কী করে বশ করতে হয় সে বিদ্যে—

প্রবালা। (জনান্তিকে) মশায় ব্রিঝ আজকালকার ছেলে।

জগত্তারিণী। মা, তোমরা পরামশ করো। কাশ্নেংদিদি এসে বসে আছেন, আমি তাঁকে বিদার করে আসি।

শৈলবালা। মা, তুমি একটা বিবেচনা করে দেখো, ছেলে দ্বটিকে এখনো তোমরা কেউ দেখ নি, হঠাং—

জগন্তারিণী। বিবেচনা করতে করতে আমার জন্ম শেষ হয়ে এল, আর বিবেচনা করতে পারি নে—

অক্ষয়। বিবেচনা সময়মত এর পর করলেই হবে, এখন কাজটা আগে হয়ে যাক। জগন্তারিণী। বলো তো বাবা, শৈলকে ব্যক্তিয়ে বলো তো।

[ প্রস্থান

প্রবালা। মিথ্যে তুই ভাবছিস শৈল— মা যখন মনস্থির করেছেন ওঁকে আর কেউ টলাতে পারবে না। প্রজাপতির নির্বাধ আমি মানি ভাই। যার সংশ্যে যার হবার, হাজার বিবেচনা করে মলেও সে হবেই।

আক্ষয়। সে তো ঠিক কথা—- **নইলে ধার সংগ্রে থার হয়ে থাকে** তা**র সংগ্রে না হয়ে আর-**একজনের সংগ্রহত।

পর্রবালা। কী যে তর্ক কর তোমার অর্ধেক কথা বোঝাই যায় না। অক্ষয়। তার কারণ আমি নির্বোধ।

পরেবালা। যাও, এখন দ্নান করতে যাও, মাথা ঠান্ডা করে এসো গে।

প্রস্থান

# রসিকের প্রবেশ

শৈলবালা। রসিকদাদা, শুনেছ তো সব? মুশকিলে পড়া গেছে।

রসিক। মুশ্রকিল কিসের। কুমার-সভারও কৌমার্য রয়ে গেল, নৃপ-নীর্ত পার পেলে, সব

रेगनवाना। काता पिक तका रस नि।

রসিক। অন্তত এই বুড়োর দিকটা রক্ষা হয়েছে—দুটো অর্বাচীনের সপ্পে মিশে আমাকে রাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে শেলাক আওড়াতে হবে না।

শৈলবালা। মুখ্ৰুজ্জেমশায়, তুমি না হলে রসিকদাদাকে কেউ শাসন করতে পারে না---উনি আমাদের কথা মানেন না।

অক্ষয়। যে বয়সে তোমাদের কথা বেদবাক্য বলে মানতেন সে বয়স পেরিয়েছে কিনা। তাই লোকটা বিদ্রোহ করতে সাহস করছে। আচ্ছা, আমি ঠিক করে দিচ্ছি। চলো তো রসিকদা, আমার বাইরের ঘরটাতে বসে তামাক নিয়ে পড়া যাক।

# দ্বিতীয় দৃশ্য

# বিপিনের বাসা

# বিপিন ও গ্রুদাস

# তানপ্রা হতে বিপিন অভ্যত বেস্রো গলায় সা রে গা মা সাধিতেছে

বিপিন। ভাই গ্র্দাস, তুমি তো ওপ্তাদ মান্য, আমার এই উপকারটি তোমার করে দিতেই হবে। এই খাতার সব গানগ্নিই তোমাকে স্বর বসিয়ে দিতে হবে। যেটা গাইলে ওটা খাসা হয়েছে। যদি কন্ট না হয় তো আর-একবার— আগে ঐ গানের কথা দেখেই মজে গিয়েছিল্ম, এখন দেখি কথাটি মানস-সরোবরের পদ্ম, আর তার উপরে গানটি বসেছে যেন বীণাপাণি স্বয়ং। ভাই আর-একবার—

গ্রুদাস।

গান

তোমায় চেয়ে আছি বঙ্গে পথের ধারে স্কুদর হে।
জমল ধ্লা প্রাণের বীণার তারে তারে তারে স্কুদর হে।
নাই যে কুস্ম, মালা গাঁথব কিসে। কাল্লারই গান বীণায় এনেছি সে,
দ্রে হতে তাই শ্নতে পাবে অন্ধকারে স্কুদর হে।
দিনের পরে দিন কেটে যায় স্কুদর হে।
মরে হদয় কোন্ পিপাসায় স্কুদর হে।
শ্না ঘাটে আমি কী যে করি, রঙিন পালে কবে আসবে তরী—
পাড়ি দেব কবে স্ধারসের পারাবারে স্কুদর হে।

ভূত্যের প্রবেশ

ভূত্য। একটি বাব, এসেছেন। বিপিন। বাব,? কিরকম বাব, রে। ভূত্য। ব,ড়ো লোকটি। বিপিন। মাথায় টাক আছে? ভূত্য। আছে।

বিপিন। (তানপর্রা রাখিয়া) নিয়ে আয়, এখনই নিয়ে আয়। ওরে ওরে, তামাক দিয়ে যা। বেহারাটা কোথায় গেল, পাখা টানতে বলে দে। আর দেখ্, চট করে গোটাকতক মিঠে পানের দোনা কিনে আন্তো রে। দেরি করিস নে, আর আধ সের বরফ নিয়ে আসিস— ব্রেফছিস?

[ভূত্যের প্রস্থান

(পদশব্দ শ্রনিয়া) রাসকবাব্ব, আস্বন।

#### বনমালীর প্রবেশ

বিপিন। রিসকবাব্— এ যে সেই বনমালী!
বৃদ্ধ। আজে হাঁ, আমার নাম শ্রীবনমালী ভট্টাচার্য।
বিপিন। সে পরিচয় অনাবশ্যক। আমি একট্ব বিশেষ কাজে আছি।
বনমালী। মেয়ে দ্বটিকে আর রাখা যায় না— পাত্রও অনেক আসছে—
বিপিন। শ্বনে খ্বিশ হলেম— দিয়ে ফেল্বন, দিয়ে ফেল্বন—
বনমালী। কিন্তু আপনাদেরই ঠিক উপযুক্ত হত—

বিপিন। দেখন বন্মালীবাব, এখনো আপনি আমার সম্পূর্ণ পরিচয় পান নি—যদি একবার পান তা হলে আমার উপযুক্ততা সম্বন্ধে আপনার ভয়ানক সন্দেহ হবে। বনমালী। তা হলে আমি উঠি, আপনি বাস্ত আছেন, আর-এক সময় আসব। বিপিন। (তানপুরা তুলিয়া লইয়া) সারেগা রেগামা গামাপা—

### গ্রীশের প্রবেশ

শ্রীশ। কী হে বিপিন, একি। কুন্তি ছেড়ে দিয়ে গান ধরেছ? গ্রেন্দাস যে?

বিপিন। ওপতাদজি, আজ ছ্বটি। কী করব বলো, গান না শিখলে তো আর তোমার সন্ন্যাসী-দলে আমল পাওয়া যাবে না। গ্রুব্দাসকে গ্রুব্ মেনেছি। ওর কাছে নবীনসন্ন্যাস-রতের দীক্ষা নিচ্ছি। শ্রীশ। সে কিরকম।

বিপিন। রস ভরে উঠলে তবেই তো ত্যাগ সহজ হয়। মেঘ যখন জলে ভারী হয় তখনই জল বর্ষণ করে।

শ্রীশ। রাখো তোমার নতুন ফিলসফি, কুমার-সভার সেই লেখাটায় হাত দিতে পেরেছ?

বিপিন। না ভাই, সেটাতে এখনো হাত দিতে পারি নি। তোমার লেখাটি হয়ে গেছে নাক।

শ্রীশ। না, আমিও হাত দিই নি। (কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) না ভাই, ভারি অন্যায় হচ্ছে। ক্রমেই আমরা আমাদের সংকলপ থেকে যেন দুরে চলে যাচছি।

বিপিন। অনেক সংকল্প ব্যান্ডাচির লেজের মতো, পরিণতির সংগ্যে আপনি অন্তর্ধান করে। কিন্তু যদি লেজেট্বুকুই থেকে যেত, আর ব্যান্ডটা যেত শ্বিকয়ে, সে কিরকম হত। এক সময়ে একটা সংকল্প করেছিলেম বলেই যে সেই সংকল্পের খাতিরে নিজেকে শ্বিকয়ে মারতে হবে আমি তো তার মানে ব্রিঝ নে।

শ্রীশ। আমি বৃঝি। অনেক সংকলপ আছে যার কাছে নিজেকে শ্রুকিয়ে মারাও শ্রেয়। অফলা গাছের মতো আমাদের ভালে পালায় প্রতিদিন যেন অতিরিক্ত পরিমাণ রসসণ্ডার হচ্ছে এবং সফলতার আশা প্রতিদিন যেন দ্র হয়ে যাছে। আমি ভূল করেছিল্ম ভাই বিপিন—সব বড়ো কাজেই তপস্যা চাই, নিজেকে নানা ভোগ থেকে বণ্ডিত না করলে, নানা দিক থেকে প্রত্যাহার করে না আনতে পারলে, চিন্তকে কোনো মহং কাজে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত করা যায় না। এবার থেকে রসচর্চা একেবারে পরিত্যাগ করে কঠিন কাজে হাত দেব, এই রকম প্রতিজ্ঞা করেছি।

বিপিন। তোমার কথা মানি। কিন্তু, সব তৃণেই তো ধান ফলে না— শ্বকোতে গেলে কেবল নাহক শ্বিকয়ে মরাই হবে, ফল ফলবে না। কিছ্বিদন থেকে আমার মনে হচ্ছে আমরা যে সংকলপ গ্রহণ করেছি সে সংকলপ আমাদের শ্বারা সফল হবে না— অতএব আমাদের শ্বভাবসাধ্য অন্য কোনো রকম পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়।

শ্রীশ। এ কোনো কাজের কথা নয়। বিপিন তোমার তম্বুরা ফেলো—

বিপিন। আচ্ছা, ফেলল্ম, তাতে প্থিবীর কোনো ক্ষতি হবে না।

শ্রীশ। চন্দ্রবাব্র বাসায় আমাদের সভা তুলে নিয়ে যাওয়া যাক—

বিপিন। উত্তম কথা।

শ্রীশ। আমরা দ্বজনে মিলে রসিকবাব,কে একট্ সংযত করে রাখব।

বিপিন। তিনি একলা আমাদের দ্বজনকে অসংযত করে না তো**লেন।** 

গ্রেন্দাস। সংযমচর্চা যদি আরম্ভ করেন তা হলে আমাকে আর দরকার নেই।

বিপিন। দরকার আরো বেশি। রোদ্র যত প্রথর হবে, জলের প্রয়োজন ততই বাড়বে। এই দ্বঃসময়ে তুমি আমাকে ত্যাগ কোরো না— সকাল-সন্ধ্যায় যেন দর্শনি পাই। সেই গানটা যদি এর মধ্যে তৈরি হয়ে যায় তো আজ সন্ধেবেলায়— কী বল?

গ্র্দাস। আচ্ছা, তাই হবে।

[ প্রস্থান

বিপিন। ব্জে বাব্? জনলালে দেখছি। বনমালী আবার এসেছে।

শ্রীশ। বনমালী? সে যে এই খানিকক্ষণ হল আমার কাছেও এসেছিল।

বিপিন। ওরে, বুড়োকে বিদায় করে দে।

শ্রীশ। তুমি বিদায় করলে আবার আমার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়বে। তার চেয়ে ডেকে আন্ক, আমরা দক্তনে মিলে বিদায় করে দিই। (ভূত্যের প্রতি) বুড়োকে নিয়ে আয়।

[ ভূত্যের প্রস্থান

### রসিকের প্রবেশ

বিপিন। একি। এ তো বনমালী নয়, এ যে রসিকবাব,।

রসিক। আজ্ঞে হাঁ—আপনাদের আশ্চর্য চেনবার শক্তি— আমি বনমালী নই। 'ধীরসমীরে যম্নাতীরে বসতি বনে বনমালী—'

শ্রীশ। না রসিকবাব, ও-সব নয়, রসালাপ আমরা বন্ধ করে দিয়েছি।

রসিক। আঃ, বাঁচিয়েছেন।

শ্রীশ। অন্য সকল-প্রকার আলোচনা পরিত্যাগ করে এখন থেকে আমরা একান্তমনে কুমার-সভার কাজে লাগব।

রসিক। আমারও সেই ইচ্ছে।

শ্রীশ। বনমালী ব'লে একজন ব্রুড়ো, কুমোরট্রলির নীলমাধব চৌধ্রীর দুই কন্যার সংগ্রে আমাদের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, আমরা তাকে সংক্ষেপে বিদায় করে দিয়েছি— এ-সকল প্রসংগও আমাদের কাছে অসংগত বোধ হয়।

রসিক। আমার কাছেও ঠিক তাই। বনমালী যদি দুই বা ততোধিক কন্যার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হতেন তবে বোধ হয় তাঁকে নিষ্ফল হয়ে ফিরতে হত।

বিপিন। রসিকবাব, কিছ, জলযোগ করে যেতে হবে।

রসিক। না মশায়, আজ থাক্। আপনাদের সংখ্যা দ্বটো-একটা বিশেষ কথা ছিল, কিন্তু কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা শ্বনে সাহস হচ্ছে না।

বিপিন। (সাগ্রহে) না না, তাই বলে কথা থাকলে বলবেন না কেন।

শ্রীশ। আমাদের যতটা ঠাওরাচ্ছেন ততটা ভয়ংকর নই। কথাটা কি বিশেষ করে আমার সংগ্য। বিপিন। না, সেদিন যে রসিকবাব, বলছিলেন আমারই সংগ্য ওঁর দুটো-একটা আলোচনার বিষয় আছে।

রসিক। কাজ নেই, থাক্।

শ্রীশ। বলেন তো আজ রাত্রে গোলদিঘির ধারে—

রসিক। না শ্রীশবাব, মাপ করবেন।

শ্রীশ। বিপিন ভাই, তুমি একট্ব ও ঘরে যাও-না, বোধ হয় তোমার সাক্ষাতে রসিকবাব্— রসিক। না না, দরকার কী—

বিপিন। তার চেয়ে রসিকবাব, তেতালার ঘরে চল্ন— শ্রীশ এখানে একট্র অপেক্ষা করবেন এখন।

রসিক। না, আপনারা দ্বজনেই বস্বন, আমি উঠি।

বিপিন। সে কি হয়। কিছু খেয়ে ষেতে হবে।

শ্রীশ। না, আপনাকে কিছুতেই ছাড়ছি নে। সে হবে না।

রসিক। তবে কথাটা বলি। নৃপবালা নীরবালার কথা তো প্রেই আপনারা শ্নেছেন-

শ্রীশ। শ্রনছি বৈকি-তা নৃপবালার সম্বন্ধে যদি কিছ্-

বিপিন। নীরবালার কোনো বিশেষ সংবাদ-

রসিক। তাদের দ্রজনের সন্বন্ধেই বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে পড়েছে।

উভয়ে। অসুখ নয় তো?

রসিক। তার চেয়ে বেশি। তাঁদের বিবাহের সম্বন্ধ-

শ্রীশ। বলেন কী রসিকবাব, ! বিবাহের তো কোনো কথা শোনা যায় নি-

রসিক। কিচ্ছা না—হঠাৎ মা কাশী থেকে এসে দাটো অকালকুৎমাণ্ডের সংগ্যে মেয়ে দাটির বিবাহ স্থির করেছেন—

বিপিন। এ তো কিছ্বতেই হতে পারে না রসিকবাব।

রসিক। মশায়, প্রথিবীতে যেটা অপ্রিয় সেইটেরই সম্ভাবনা বেশি। ফ্রলগাছের চেয়ে আগাছাই বেশি সম্ভবপর।

বিপিন। কিন্তু মশায়, আগাছা উৎপাটন করতে হবে-

শ্রীশ। ফুলগাছ রোপণ করতে হবে-

রসিক। তা তো বটেই, কিন্তু করে কে মশায়।

শ্রীশ। আমরা করব। কী বল বিপিন।

বিপিন। নিশ্চয়ই।

রসিক। কিন্তু, কী করবেন।

বিপিন। যদি বলেন তো সেই ছেলে দুটোকে পথের মধ্যে—

রসিক। ব্রেছে, সেটা মনে করলেও শরীর প্রাকৃত হয়। কিন্তু, বিধাতার বরে অপাত্র জিনিসটা অমর—দুটো গেলে আবার দশটা আসবে।

বিপিন। এদের দ্বটোকে যদি ছলে বলে কিছ্বদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারি তা হলে ভাববার সময় পাওয়া যাবে।

রসিক। ভাববার সময় সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। এই শ্রন্ধবারে তারা মেয়ে দেখতে আসবে। বিপিন। এই শ্রন্ধবারে?

শ্রীশ। সে তো পরশ<sub>্র</sub>।

রসিক। আজ্ঞে, পরশাই তো বটে। শাকুবারকে তো পথের মধ্যে ঠেকিয়ে রাখা যায় না।

শ্রীশ। আচ্ছা, আমার একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে।

রসিক। কিরকম শ্রন।

শ্রীশ। সেই ছেলে দুটোকে বাড়ির কেউ চেনে?

রসিক। কেউ না।

শ্রীশ। তারা বাড়ি চেনে?

রসিক। তাও না।

শ্রীশ। তা হলে বিপিন যদি সেদিন তাদের কোনো রকম করে আটকে রাখতে পারে তো আমি তাদের নাম নিয়ে নৃপবালাকে—

বিপিন। জানই তো ভাই, আমার কোনো রকম কৌশল মাথায় আসে না। তুমি ইচ্ছে করলে কৌশলে ছেলে দ্বটোকে তুলিয়ে রাখতে পারবে— আমি বরণ্ড নিজেকে তাদের নামে চালিয়ে দিয়ে নীরবালাকে—

রসিক। কিন্তু মশার, এ স্থলে তো গৌরবে বহুবচন খাটবে না। দুটি ছেলে আসবার কথা আছে, আপনাদের একজনকে দুজন বলে চালানো আমার পক্ষে কঠিন হবে—

শ্রীশ। ও, তা বটে।

বিপিন। হাঁ, সে কথা ভূলেছিলেম।

শ্রীশ। তা হলে তো আমাদের দক্ষেনকেই যেতে হয়। কিন্তু—

রসিক। সে দ্বটোকে ভূল রাস্তায় চালান করে দিতে আমিই পারব। কিন্তু, আপনারা— বিপিন। আমাদের জন্যে ভাববেন না রসিকবাব;।

শ্রীশ। আমরা সব-তাতেই প্রস্তৃত আছি।

রসিক। আপনারা মহৎ লোক, এরকম ত্যাগস্বীকার—

শ্রীশ। বিলক্ষণ! এর মধ্যে ত্যাগস্বীকার কিছুই নেই।

বিপিন। এ তো আনন্দের কথা।

রসিক। না না, তব্ তো মনে আশঙ্কা হতে পারে যে, কী জানি নিজের ফাঁদে যদি নিজেই পড়তে হয়।

শ্রীশ। কিছু না মশায়, কোনো আশঙ্কায় ডরাই নে।

বিপিন। আমাদের যাই ঘট্বক তাতেই আমরা স্বাণী হব।

রিসক। এ তো আপনাদের মহত্ত্বের কথা, কিন্তু আমার কর্তব্য আপনাদের রক্ষা করা। তা, আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি— এই শ্রুকবারের দিনটা আপনারা কোনোমতে উন্ধার করে দিন, তার পরে কথনো আপনাদের আর বিরক্ত করব না।

শ্রীশ। আমাদের বিরম্ভ করবেন না এই কথা শ্বনে দ্বঃখিত হলেম রসিকবাব্।

রসিক। আচ্ছা, করব।

বিপিন। আমরা কি নিজের স্বাধীনতার জনোই কেবল ব্যস্ত। আমাদের এতই স্বার্থপর মনে করেন?

রসিক। মাপ করবেন-- আমার ভুল ধারণা ছিল।

শ্রীশ। আপনি যাই বল্ন, ফস্ করে ভালো পাত্র পাওয়া বড়ো শন্ত।

রিসক। সেইজনোই তো এতদিন অপেক্ষা করে শেষে এই বিপদ। বিবাহের প্রসংগ্রমান্তই আপনাদের কাছে অপ্রিয়, তবু দেখুন আপনাদের স্কন্ধ—

বিপিন। সেজন্যে কিছু সংকোচ করবেন না—

শ্রীশ। আপনি যে আর-কারও কাছে না গিয়ে আমাদের কাছে এসেছেন, সেজন্যে অন্তরের সংগে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

রসিক। আমি আর আপনাদের ধন্যবাদ দেব না। সেই কন্যা দ্বটির চিরজীবনের ধন্যবাদ আপনাদের প্রেম্কৃত করবে।

বিপিন। ওরে, পাখাটা টান্।

গ্রীশ। রসিকবাব্র জন্যে জলখাবার আনাবে বর্লোছলে—

বিপিন। সে এল বলে। ততক্ষণ এক জ্লাস বরফ-দেওয়া জল খান---

শ্রীশ। জল কেন, লেমনেড আনিয়ে দাও-না। (পকেট হইতে টিনের বাক্স বাহির করিয়া) এই নিন রিসকবাব, পান খান।

বিপিন। ও দিকে হাওয়া পাচ্ছেন? এই তাকিয়াটি নিন-না।

শ্রীশ। আচ্ছা রসিকবাব, নৃপবালা ব্রিঝ খ্র বিষয় হয়ে পড়েছেন—

বিপিন। নীরবালাও অবশ্য খ্ব-

রসিক। সে আর বলতে।

শ্রীশ। নৃপবালা ব্রিঝ কাল্লাকাটি করছেন?

বিপিন। আচ্ছা, নীরবালা তাঁর মাকে কেন একট্ব ভালো করে ব্বিষয়ে বলেন না—

রসিক। (স্বগত) ঐ রে, শ্রুর হল! আমার লেমনেডে কাজ নেই। (প্রকাশ্যে) মাপ করবেন, আমায় কিল্তু এখনই উঠতে হচ্ছে।

শ্ৰীশ। বলেন কী।

বিপিন। সে কি হয়।

রসিক। সেই ছেলে দ্টোকে ভুল ঠিকানা দিয়ে আসতে হবে, নইলে—

शीम। द्राविष्ठ, ठा ट्रांट व्यवहे यान।

বিপিন। তা হলে আর দেরি করবেন না।

# তৃতীয় দৃশ্য

# চন্দ্রবাব্র বাড়ি

### নির্মলা বাতায়নতলে আসীন। চন্দ্রবাব্র প্রবেশ

চন্দ্রবাব্। (স্বগত) বেচারা নির্মালা বড়ো কঠিন ব্রত গ্রহণ করেছে। আমি দেখছি কদিন ধরে ও চিন্তায় নিমান হয়ে রয়েছে। স্প্রীলোক, মনের উপর এতটা ভার কি সহ্য করতে পারবে। (প্রকাশ্যে) নির্মাল।

নিম'লা। (চমকিয়া) কী মামা।

চন্দ্রবাব্। সেই লেখাটা নিয়ে ব্রিঝ ভাবছ? আমার বোধ হয় অধিক না ভেবে মনকে দ্ই-একদিন বিশ্রাম দিলে লেখার পক্ষে স্ববিধা হতে পারে।

নির্মালা। (লচ্জিত হইরা) আমি ঠিক ভাবছিল্ম না মামা। আমার এতক্ষণ সেই লেখায় হাত দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এই কদিন থেকে গরম পড়ে দক্ষিনে হাওয়া দিতে আরম্ভ করেছে. কিছুতেই যেন মন বসাতে পারছি নে—ভারি অন্যায় হচ্ছে, আজু আমি যেমন করে হোক—

চন্দ্রবাব্র না না, জোর করে চেণ্টা কোরো না। আমার বোধ হয় নির্মাল, বাড়িতে কেউ স্থিগনী নেই, নিতান্ত একলা কাজ করতে তোমার শ্রান্তি বোধ হয়। কাজে দুই-একজনের স্প্রা এবং সহায়তা না হলে—

নিম'লা। অবলাকান্তবাব, আমাকে কতকটা সাহায্য করবেন বলেছেন— আমি তাঁকে রোগী-শ্রেষা সম্বদ্ধে সেই ইংরাজি বইটা দিয়েছি, তিনি একটা অধ্যায় আজ লিখে পাঠাবেন বলেছেন। বোধ হয় এখনই পাওয়া যাবে, তাই আমি অপেক্ষা করে বসে আছি।

চন্দ্রবাব:। ঐ ছেলেটি বড়ো ভালো—

নির্মালা। খ্ব ভালো-চমৎকার-

চন্দ্রবাব,। এমন অধ্যবসায়, এমন কার্যতংপরতা—

নিমলা। আর এমন স্কুলর নমুস্বভাব—

চন্দ্রবাব্। ভালো প্রস্তাবমাত্রেই তাঁর উৎসাহ দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছি।

নির্মালা। তা ছাড়া, তাঁকে দেখবামাত্র তাঁর মনের মাধ্যে মুখে এবং চেহারায় কেমন স্পণ্ট বোঝা যায়।

চন্দ্রবাব্। এত অলপ কালের মধ্যেই যে কারো প্রতি এত গভীর ন্দেহ জন্মাতে পারে তা আমি কখনো মনে করি নি। আমার ইচ্ছা করে, ঐ ছেলেটিকে নিজের কাছে রেখে ওর সকল প্রকার লেখাপভায় এবং কাজে সহায়তা করি।

নিম'লা। তা হলে আমারও ভারি উপকার হয়, অনেক কাজ করতে পারি। আচ্ছা, এরকম প্রস্থাব করে একবার দেখোই-না। ঐ যে বেহারা আসছে। বোধ হয় তিনি লেখাটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। রামদীন, চিঠি আছে? এই দিকে নিয়ে আয়।

# বেহারার প্রবেশ

ও চন্দ্রবাব্র হাতে চিঠি প্রদান

মামা, সেই প্রবংধটা নিশ্চয় তিনি আগাকে পাঠিয়েছেন, ওটা আমাকে দাও।

চন্দ্রবাব্। না ফেনি, এটা আমার চিঠি।

নিম'লা। তোমার চিঠি? অবলাকান্তবাব্ বুঝি তোমাকেই লিখেছেন? কী লিখেছেন।

চন্দ্রবাব্। না, এটা প্র্বর লেখা।

নির্মলা। প্র্বাব্র লেখা? ওঃ।

চন্দ্রবাব্ । প্র লিখছেন—'গ্রেব্দেব, আপনার চরিত্ত মহৎ, মনের বল অসামান্য; আপনার

মতো বলিষ্ঠপ্রকৃতি লোকেই মানুষের দুর্বলতা ক্ষমার চক্ষে দেখিতে পারেন ইহাই মনে করিয়া অদ্য এই চিঠিখানি আপনাকে লিখিতে সাহসী হইতেছি।

নির্মান। হয়েছে কী। বোধ হয় পূর্ণবাব্ চিরকুমার-সভা ছেড়ে দেবেন, তাই এত ভূমিকা করছেন। লক্ষ্য করে দেখেছ বোধ হয়, পূর্ণবাব্ আজকাল কুমার-সভার কোনো কাজই করে উঠতে পারেন না।

চন্দ্রবাব্। 'দেব, আপনি যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন তাহা অত্যুক্ত, যে উদ্দেশ্য আমাদের মহতকে হথাপন করিয়াছেন তাহা গ্রহ্ভার—দে আদর্শ এবং সেই উদ্দেশ্যের প্রতি এক মৃহ্তের জন্য ভক্তির অভাব হয় নাই, কিন্তু মাঝে মাঝে শক্তির দৈন্য অন্ভব করিয়া থাকি তাহা চরণসমীপে সবিনয়ে হ্বীকার করিতেছি।'

নির্মালা। আমার বোধ হয়, সকল বড়ো কাজেই মানুষ মাঝে মাঝে আপনার অক্ষমতা অনুভব করে হতাশ হয়ে পড়ে, শ্রান্ত মন এক-একবার বিক্ষিপত হয়ে যায়, কিন্তু সে কি বরাবর থাকে।

চন্দ্রবাব্। 'সভা হইতে গ্রে ফিরিয়া আসিয়া যখন কার্যে হাত দিতে যাই তখন সহস্য নিজেকে একক মনে হয়, উৎসাহ যেন আশ্রয়হীন লতার মতো ল্বন্ঠিত হইয়া পড়িতে চাহে।'— নির্মাল, আমরা তো ঠিক এই কথাই বলছিলেম।

নির্মালা। পূর্ণবাব্ যা লিখেছেন সেটা সত্য-– মান্বের সংগ না হলে কেবলমাত্র সংকল্প নিয়ে উৎসাহ জাগিয়ে রাখা শক্ত।

চন্দ্রবাব্। 'আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন, কিন্তু অনেক চিন্তা করিয়া এ কথা স্থির ব্ঝিয়াছি, কুমারব্রত সাধারণ লোকের জন্য নহে— তাহাতে বল দান করে না, বল হরণ করে। স্ত্রী পর্ব্ব পরস্পরের দক্ষিণ হস্ত— তাহারা মিলিত থাকিলে তবেই সম্পূর্ণর্পে সংসারের সকল কাজের উপযোগী হইতে পারে।' তোমার কী মনে হয় নির্মাল। (নির্মালা নির্বৃত্তর) অক্ষয়বাব্ত এই কথা নিয়ে সেদিন আমার সংগে তর্ক করছিলেন, তাঁর অনেক কথার উত্তর দিতে পারি নি।

নির্মালা। তা, হতে পারে। বোধ হয় কথাটার মধ্যে অনেকটা সত্য আছে।

চন্দ্রবার্। 'গৃহস্থসন্তানকে সম্যাসধর্মে দীক্ষিত না করিয়া গ্রাশ্রমকে উন্নত আদর্শে গঠিত করাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ কর্তব্য।'

নির্মালা। এ কথাটা কিন্তু পূর্ণবাব্ বেশ বলেছেন।

চন্দ্রবাব্। আমিও কিছ্বদিন থেকে মনে করছিলেম কুমাররত গ্রহণের নিয়ম উঠিয়ে দেব। নির্মালা। আমারও বোধ হয় উঠিয়ে দিলে মন্দ হয় না। কী বল মামা। অন্য কেউ কি আপত্তি করবেন। অবলাকান্তবাব্ব, শ্রীশবাব্ব—

চন্দ্রবাব্। আপত্তির কোনো কারণ নেই।

নিমলা। তব, একবার অবলাকান্তবাব্দের মত নিয়ে দেখা উচিত।

চন্দ্রবাব্। মত তো নিতেই হবে।

(পরপাঠ) 'এ পর্যন্ত যাহা লিখিলাম সহজে লিখিয়াছি, এখন যাহা বলিতে চাহি তাহা লিখিতে কলম সরিতেছে না।'

নির্মালা। মামা, প্রণবাব্ হয়তো কোনো গোপনীয় কথা লিখছেন, তুমি চেচিয়ে পড়ছ কেন। চন্দ্রবাব্। ঠিক বলেছ ফেনি। (আপন মনে পাঠ) কী আশ্চর্য, আমি কি সকল বিষয়েই অন্ধ। এতদিন তো আমি কিছ্ই ব্রুতে পারি নি। নির্মাল, প্রণবাব্র কোনো ব্যবহার কি কখনো তোমার কাছে—

নিম'লা। হাঁ, প্র্ণবাব্র ব্যবহার আমার কাছে মাঝে মাঝে অত্যন্ত নির্বোধের মতো ঠেকেছিল। চন্দ্রবাব্। অথচ প্র্ণবাব্ খ্ব ব্লিধমান। তা হলে তোমাকে খ্লে বলি—প্র্ণবাব্ বিবাহের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন—

নিম লা। তুমি তো তাঁর অভিভাবক নও, তোমার কাছে প্রস্তাব—

চন্দ্রবাব,। আমি যে তোমার অভিভাবক, এই পড়ে দেখো—

নিম লা। (পত্র পড়িয়া রক্তিমম্বে) এ হতেই পারে না।

চন্দ্রবাব,। আমি তাঁকে কী বলব।

निर्भा । বোলো, কোনোমতে হতেই পারে না।

চন্দ্রবাব্। কেন নিমলি, তুমি তো বলছিলে কুমারব্রত-পালনের নিয়ম সভা হতে উঠিয়ে দিতে তোমার আপত্তি নেই।

নির্মালা। তাই বলেই কি যে প্রস্তাব করবে তাকেই—

চন্দ্রবাব। পূর্ণবাব্ তো যে-সে নয়, অমন ভালো ছেলে—

নির্মালা। মামা, তুমি এ-সব বিষয়ে কিছুই বোঝ না, তোমাকে বোঝাতে পারবও না— আমার কাজ আছে।

্র প্রব্যানোদাম

মামা, তোমার পকেটে ওটা কী উচ্ হয়ে আছে।

চন্দ্রবাব্। (চমকিয়া উঠিয়া) হাঁ হাঁ, ভুলে গিয়েছিলেম, বেহারা আজ সকালে তোমার নামে লেখা একটা কাগজ আমাকে দিয়ে গেছে—

নির্মালা। (তাড়াতাড়ি কাগজ লইয়া) দেখো দেখি মামা, কী অন্যায়, অবলাকান্তবাব্র লেখাটা সকালেই এসেছে, আমাকে দাও নি! আমি ভাবছিলেম তিনি হয়তো ভূলেই গেছেন। ভারি অন্যায়।

চন্দ্রবাব্। অন্যায় হয়েছে বটে। কিন্তু, এর চেয়ে ঢের বেশি অন্যায় ভূল আমি প্রতিদিনই করে থাকি ফোন—তুমিই তো আমাকে প্রত্যেক বার মাপ করে প্রশ্রয় দিয়েছ।

নির্মালা। না, ঠিক অন্যায় নয়— আমিই অবলাকান্তবাব্র প্রতি মনে মনে অন্যায় করছিলেম, ভাবছিলেম— এই-যে, রিসকবাব্ আসছেন। আস্ক্রন রিসকবাব্, মামা এইখানেই আছেন।

#### রসিকের প্রবেশ

**ज्यात्। এই या, त्रीमकवाव्य अत्माह्य जात्वारे इस्माह्य**।

রসিক। আমার আসাতেই যদি ভালো হয় চন্দ্রবাব, তা হলে আপনাদের পক্ষে ভালো অত্যন্ত সূলভ। যথনই বলবেন তথনই আসব, না বললেও আসতে রাজি আছি।

চন্দ্রবাব্। আমরা মনে করছি আমাদের সভা থেকে চিরকুমাররতের নিরমটা উঠিয়ে দেব—
আপনি কী প্রাম্ম্প দেন।

রিসক। আমি খ্ব নিঃস্বার্থভাবেই পরামর্শ দিতে পারব, কারণ, এ ব্রত রাখ্ন বা উঠিয়ে দিন আমার পক্ষে দ্বই সমান। আমার পরামর্শ এই যে, উঠিয়ে দিন, নইলে সে কোন্দিন আপনিই উঠে যাবে। আমাদের পাড়ার রামহরি মাতাল রাস্তার মাঝখানে এসে সকলকে ডেকে বলেছিল, বাবা-সকল, আমি স্থির করেছি এইখানটাতেই আমি পড়ব। স্থির না করলেও সে পড়ত, অতএব স্থির করাটাই তার পক্ষে ভালো হয়েছিল।

চন্দ্রবাব্। ঠিক বলেছেন রাসকবাব্, যে-জিনিস বলপ্র্বাক আসবেই তাকে বলপ্রকাশ করতে না দিয়ে আসতে দেওয়াই ভালো। আসছে রবিবারের প্রেই এই প্রস্তাবটা সকলের কাছে একবার তুলতে চাই।

ন রিসক। আচ্ছা, শত্রুবারের সন্ধ্যাবেলায় আপনারা আমাদের ওখানে যাবেন, আমি সকলকে সংবাদ দিয়ে আনাব।

চন্দ্রবাব্। রিসকবাব্, আপনার যদি সময় থাকে তা হলৈ আমাদের দেশে গোজাতির উন্নতি সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব আপনাকে—

রসিক। বিষয়টা শ্বনে খ্ব ঔৎস্কা জন্মাচ্ছে, কিন্তু সময় খ্ব যে বেশি—

নির্মালা। না রসিকবাব<sup>-</sup>, আপনি ও ঘরে চল্মন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা কবার আছে। মামা, তোমার লেখাটা শেষ করো, আমরা থাকলে ব্যাঘাত হবে। রসিক। তা হলে চল্বন।

নির্মালা। (চলিতে চলিতে) অবলাকান্তবাব্ আমাকে তাঁর সেই লেখাটা পাঠিয়ে দিয়েছেন — আমার অনুরোধ যে তিনি মনে করে রেখেছিলেন সেজনে। আপনি তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন।

রসিক। ধন্যবাদ না পেলেও আপনার অন্ররোধ রক্ষা করেই তিনি কৃতার্থণ।

# চতুর্ব দ্শ্য

#### অক্ষয়ের বাসা

## জগত্তারিণী, পর্রবালা ও অক্ষয়

জগন্তারিণী। বাবা অক্ষয়, দেখো তো, মেয়েদের নিয়ে আমি কী করি। নেপো বসে বসে কাঁদছে; নীর রেগে অস্থির, সে বলে সে কোনোমতেই বেরোবে না। ভদুলোকের ছেলেরা আজ এখনই আসবে, তাদের এখন কী বলে ফেরাব। তুমিই বাপ্, ওদের শিখিয়ে পড়িয়ে বিবি করে তুলেছ, এখন তুমিই ওদের সামলাও।

প্রস্থান

পর্ববালা। সত্যি, আমি ওদের রকম দেখে অবাক হয়ে গেছি, ওরা কি মনে করেছে ওরা—
অক্ষয়। বোধ হয় আমাকে ছাড়া আর-কাউকে ওরা পছন্দ করছে না : তোমারই সহোদরা
কিনা, রুচিটা তোমারই মতো।

পর্ববালা। ঠাট্টা রাখো, এখন ঠাট্টার সময় নয়। তুমি ওদের একট্র ব্রঝিয়ে বলবে কিনা বলো। তুমি না বললে ওরা শ্রনবে না।

অক্ষয়। এত অনুগত! একেই বলে ভণনীপতিব্ৰতা শ্যালী। আচ্ছা, আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দাও—দেখি।

[প্রবালার প্রস্থান

# न्भवाना ७ नीत्रवानात श्रादम

নীরবালা। না, মুখ্বভেজমশায়, সে কোনোমতেই হবে না।

ন্পবালা। মূখ্বজ্জেমশায়, তোমার দ্বিট পায়ে পড়ি, আমাদের যার-তার সামনে ওরকম করে বের কোরো না।

অক্ষয়। ফাঁসির হাকুম হলে একজন বলেছিল আমাকে বেশি উচুতে চড়িয়ো না, আমার মাথা ঘোরা ব্যামো আছে। তোদের যে তাই হল। বিয়ে করতে যাচ্ছিস, এখন দেখা দিতে লঙ্জা করলে চলবে কেন।

नौत्रवाला। एक वलात्न आमता विरुप्त कत्रत् याण्छि।

আক্ষয়। অহা, শরীরে প্রলক সঞ্চার হচ্ছে। কিন্তু হৃদয় দ্বর্গল এবং দৈব বলবান, যদি দৈবাৎ প্রতিজ্ঞা ভংগ করতে হয়—

नौत्रवाला। ना, ७९१ शत ना।

অক্ষয়। হবে না তো? তবে নির্ভায়ে এসো: য্বক দ্বটোকে দেখা দিয়ে আধপোড়া করে ছেড়ে দাও—হতভাগারা বাসায় ফিরে গিয়ে মরে থাকুক।

নীরবালা। অকারণে প্রাণীহত্যা করবার জন্যে আমাদের এত উৎসাহ নেই।

আক্ষয়। জীবের প্রতি কী দয়া! কিন্তু, সামান্য ব্যাপার নিয়ে গৃহবিচ্ছেদ করবার দরকার কী। তোদের মা দিদি যথন ধরে পড়েছেন এবং ভদ্রলোক দুর্নিট যথন গাড়িভাড়া করে আসছে তথন একবার মিনিট-পাঁচেকের মতো দেখা দিস, তার পরে আমি আছি— তোদের অনিচ্ছায় কোনোমতেই বিবাহ দিতে দেব না।

নীরবালা। কোনোমতেই না? অক্ষয়। কোনোমতেই না।

### প্রবালার প্রবেশ

প্রবালা। আয়, তোদের সাজিয়ে দিই গে।

নীরবালা। আমরা সাজব না।

প্রবালা। ভদ্রলোকদের সামনে এই রকম বেশেই বেরোবি! লজ্জা করবে না!

নীরবালা। লঙ্জা করবে বৈকি দিদি, কিন্তু সেজে বেরোতে আরো বেশি লঙ্জা করবে।

অক্ষয়। উমা তপস্বিনীবেশে মহাদেবের মনোহরণ করেছিলেন, শকুন্তলা যখন দ্বৃত্মান্তের হৃদয় জয় করেছিল তখন তার গায়ে একখানি বাকল ছিল— কালিদাস বলেন, সেও কিছু আঁট হয়ে পড়েছিল— তোমার বোনেরা সেই-সব পড়ে সেয়ানা হয়ে উঠেছে, সাজতে চায় না।

প্রোবালা। সে-সব হল সত্যয্গের কথা। কালকালের দুজ্জাত মহারাজারা সাজ-সঙ্জাতেই ভোলেন।

অক্ষয়। যথা---

প্রবালা। যথা তুমি। যেদিন তুমি দেখতে এলে, মা ব্রিঝ আমাকে সাজিয়ে দেন নি? আক্ষয়। আমি মনে মনে ভাবলেম, সাজেও যখন একে সেজেছে তখন সৌন্দর্যে না জানি কত শোভা হবে।

প্রবালা। আচ্ছা, তুমি থামো। নীরু, আয়।

নীরবালা। না ভাই দিদি—

প্রবালা। আচ্ছা, সাজ নাই কর্রাল, চুল তো বাঁধতে হবে?

অক্ষয়।

গান

অলকে কুস্মুম না দিয়ো,
শাধ্য শিথিল কবরী বাঁধিয়ো।
কাজলবিহীন সজল নয়নে
হুদয়দয়্য়ারে ঘা দিয়ো।
আকুল আঁচলে পথিকচরণে
মরণের ফাঁদ ফাঁদিয়ো।
না করিয়া বাদ মনে যাহা সাধ
নিদয়া নীরবৈ সাধিয়ো।

প্রেবালা। তুমি আবার গান ধরলে! আমি কখন কী করি বলো দেখি। তাদের আসবার সময় হল—এখনো আমার খাবার তৈরি করা বাকি আছে।

.[ন্পবালা ও নীরবালাকে লইয়া প্রস্থান

রসিকের প্রবেশ

অক্ষয়। পিতামহ ভীষ্ম, যুদেধর সমস্তই প্রস্তুত? রসিক। সমস্তই। বীরপরুরুষ দুটিও সমাগত। আক্ষয়। এখন কেবল দিব্যাস্ত্র দুটি সাজতে গেছেন। তুমি তা হলে সেনাপতির ভার গ্রহণ করো, আমি একট্ অন্তরালে থাকতে ইচ্ছা করি।

রসিক। আমিও প্রথমটা একট্ব আড়াল হই।

[রসিক ও অক্ষয়ের প্রস্থান

## শ্রীশ ও বিপিনের প্রবেশ

শ্রীশ। বিপিন, তুমি তো আজকাল সংগীতবিদ্যার উপর চীংকারশব্দে ডাকাতি আরম্ভ করেছ —িকছ্ আদায় করতে পারলে?

বিপিন। কিছু না। সংগীতবিদ্যার দ্বারে সম্তস্ত্র অনবরত পাহারা দিচ্ছে, সেখানে কি আমার ঢোকবার জো আছে। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন তোমার মনে উদয় হল।

গ্রীশ। আজকাল মাঝে মাঝে কবিতায় স্বুর বসাতে ইচ্ছে করে। সেদিন বইয়ে পড়াছল্ম—

কেন সারা দিন ধীরে ধীরে বাল্ম নিয়ে শমুধ্ম থেল তীরে। চলে যায় বেলা, রেখে মিছে খেলা ঝাঁপ দিয়ে পড়ো কালো নীরে। অক্ল ছানিয়ে যা পাস তা নিয়ে হেসে কে'দে চলো ঘরে ফিরে।

–মনে হচ্ছিল এর স্কুরটা যেন জানি, কিন্তু গাবার জো নেই।

বিপিন। জিনিসটা মন্দ নয় হে—তোমার কবি লেখে ভালো। ওহে, ওর পরে আর-কিছ্ন নেই? যদি শ্রু করলে তবে শেষ করো।

গ্রীশ।

নাহি জানি মনে কী বাসিয়া
পথে বসে আছে কে আসিয়া।
যে ফ্রলের বাসে অলস বাতাসে
হদয় দিতেছে উদাসিয়া
যেতে হয় যদি চলো নিরবধি
সেই ফ্রলবন তলাশিয়া।

বিপিন। বাঃ, বেশ! কিন্তু শ্রীশ, শেল্ফের কাছে তুমি কী খাজে বেড়াছে। শ্রীশ। সেই যে সেদিন যে বইটাতে নাম লেখা দেখেছিলাম সেইটে— বিপিন। না ভাই, আজ ও-সব নয়।

শ্রীশ। কী-সব নয়।

বিপিন। তাঁদের কথা নিয়ে কোনো রকম—

শ্রীশ। কী আশ্চর্য বিপিন। তাঁদের কথা নিয়ে আমি কি এমন কোনো আলোচনা করতে পারি যাতে—

বিপিন। রাগ কোরো না ভাই— আমি নিজের সম্বন্ধেই বলছি, এই ঘরেই আমি অনেক সময় রিসকবাব্র সংখ্য তাঁদের বিষয়ে যে ভাবে আলাপ করেছি, আজ সে ভাবে কোনো কথা উচ্চারণ করতেও সংকোচ বোধ হচ্ছে—ব্রাছ না—

শ্রীশ। কেন ব্রবে না। আমি কেবল একখানি বই খুলে দেখবার ইচ্ছে করেছিল্ম মাত্র— একটি কথাও উচ্চারণ করতুম না—

বিপিন। না, আজ তাও না। আজ তাঁরা আমাদের সম্মুখে বেরোবেন, আজ আমরা যেন তার যোগ্য থাকতে পারি। শ্রীশ। বিপিন, তোমার সংগে—

বিপিন। না ভাই, আমার সংশ্যে তর্ক কোরো না, আমি হারলাম-কিন্তু বইটা রাখো।

#### রসিকের প্রবেশ

রসিক। এই যে, আপনারা এসে একলা বসে আছেন—কিছু মনে করবেন না— শ্রীশ। কিছু না। এই ঘরটি আমাদের সাদর সম্ভাষণ করে নির্মোছল। রসিক। আপনাদের কত কণ্টই দেওয়া গেল।

শ্রীশ। কন্ট আর দিতে পারলেন কই। একটা কন্টের মতো কন্ট স্বীকার করবার সনুযোগ পেলে কৃতার্থ হতুম।

রসিক। যা হোক, অলপক্ষণের মধ্যে চুকে যাবে এই এক স্বৃবিধে। তার পরেই আপনারা দ্বাধীন। তেবে দেখুন দেখি, যদি এটা সত্যকার ব্যাপার হত তা হলেই 'পরিণামে বন্ধনভয়ম্'। বিবাহ জিনিসটা মিন্টাম্ল দিয়েই শ্বর্হ হয়, কিন্তু সকল সময় মধ্রেণ সমাশত হয় না। আচ্ছা, আজ আপনারা দ্বঃখিতভাবে এরকম চুপচাপ করে বসে আছেন কেন বল্বন দেখি। আমি বলছি, আপনাদের কোনো ভয় নেই। আপনারা বনের বিহণ্গ, দ্বটিখানি সন্দেশ খেয়েই আবার বনে উড়ে যাবেন—কেউ আপনাদের বাঁধবে না! নাত্র ব্যাধশরাঃ পতনিত পরিতো নৈবাত্র দাবানলঃ।—দাবানলের পরিবর্তে ভাবের জল পাবেন।

শ্রীশ। আমাদের সে দ্বঃখ নয় রসিকবাব্ব, আমরা ভাবছি—আমাদের দ্বারা কতট্বকু উপকারই বা হচ্ছে। ভবিষ্যতের সমস্ত আশঙ্কা তো দ্বে করতে পারছি নে।

রসিক। বিলক্ষণ! যা করছেন তাতে আপনারা দ্বটি অবলাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করছেন —অথচ নিজেরা কোনো প্রকার পাশেই বন্ধ হচ্ছেন না।

জগন্তারিণী। (নেপথ্যে মৃদ্স্বরে) আঃ, নেপো কী ছেলেমান্ষি করছিস। শিগ্গির চোখের জল মুছে ঘরের মধ্যে যা, লক্ষ্মী মা আমার—কে'দে চোখ লাল করলে কী রকম ছিরি হবে ভেবে দেখ্ দেখি। নীরো, যা-না। তোদের সঙ্গে আর পারি নে বাপন্। ভদ্রলোকদের কতক্ষণ বসিয়ে রাখবি। কী মনে করবেন।

শ্রীশ। ঐ শ্রনছেন রসিকবাব্? এ অসহ্য। এর চেয়ে রাজপ্রতদের কন্যাহত্যা ভালো। বিপিন। রসিকবাব্, এ'দের এই সংকট থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করবার জন্যে আপনি আমাদের যা বলবেন আমরা তাতেই প্রস্তুত আছি।

রঙ্গিক। কিছন না, আপনাদের আর অধিক কণ্ট দেব না। কেবল আজকের দিনটা উত্তীর্ণ করে দিয়ে যান, তার পরে আপনাদের আর-কিছনুই ভাবতে হবে না।

শ্রীশ। ভাবতে হবে না? কী বলেন রিসকবাব্। আমরা কি পাষাণ। আজ থেকেই আমরা বিশেষরূপে এ'দের জন্যে ভাববার অধিকার পাব।

বিপিন। এমন ঘটনার পর আমরা যদি এ'দের সম্বন্ধে উদাসীন হই তবে আমরা কাপ্র্র্ষ। শ্রীশ। এখন থেকে এ'দের জন্যে ভাবা আমাদের পক্ষে গর্বের বিষয়—গৌরবের বিষয়।

রসিক। তা বেশ, ভাববেন, কিল্তু বোধ হয় ভাবা ছাড়া আর-কোনো কণ্ট করতে হবে না।

শ্রীশ। আচ্ছা রসিকবাব, আমাদের কণ্ট স্বীকার করতে দিতে আপনার এত আপত্তি হচ্ছে কেন।

ি বিপিন। এ'দের জন্যে যদিই আমাদের কোনো কণ্ট করতে হয় সেটা যে আমরা সম্মান বলে জ্ঞান করব।

শ্রীশ। দুর্ দিন ধরে, রিসকবাব্ব, বেশি কণ্ট পেতে হবে না ব'লে আপনি ক্রমাগতই আমাদের আশ্বাস দিচ্ছেন—এতে আমরা বাস্তবিক দুঃখিত হয়েছি।

রিসক। আমাকে মাপ করবেন— আমি আর কখনো এমন অবিবেচনার কাজ করব না। আপনারা কন্ট স্বীকার করবেন। শ্রীশ। আপনি কি এখনো আমাদের চিনলেন না। রসিক। চিনেছি বৈকি, সেজন্যে আপনারা কিছুমার চিন্তিত হবেন না।

# কুণ্ঠিত নৃপবালা ও নীরবালার প্রবেশ

গ্রীশ। (নত্ত্বস্কার করিয়া) রসিকবাব, আপনি এ'দের বলনে আমাদের যেন মার্জনা করেন। বিপিন। আমরা যদি শ্রমেও ওঁদের লজ্জা বা ভয়ের কারণ হই তবে তার চেয়ে দ্বংখের বিষয় আমাদের পক্ষে আর কিছুই হতে পারে না, সেজন্যে যদি ক্ষমা না করেন তবে -

রসিক। বিলক্ষণ! ক্ষমা চেয়ে অপরাধিনীদের অপরাধ আরো বাড়াবেন না। এপের অম্প বয়স, মানা অতিথিদের কিরকম সম্ভাষণ করা উচিত তা যদি এগ্রা হঠাং ভূলে গিয়ে নতম্থে দাঁড়িয়ে থাকেন তা হলে আপনাদের প্রতি অসম্ভাব কম্পনা করে এপের আরো লজ্জিত করবেন না। নৃপদিদি, নীর্রাদিদি, কী বল ভাই। যদিও এখনো তোমাদের চোখের পাতা শ্বকোয় নি তব্ এপের প্রতি তোমাদের মন যে বিমুখ নয় সে কথা কি জানাতে পারি।

# ন্প ও নির্ লঞ্জিত নির্ত্র

না, একট্ৰ আড়ালে জিজ্ঞাসা করা দরকার। (জনান্তিকে) ভদ্রলোকদের এখন কী বলি বলো তো ভাই। বলব কি, তোমরা যত শীঘ্র পার বিদায় হও।

নীরবালা। (মৃদ্ফবরে) রিসকদাদা, কী বক তার ঠিক নেই, আমরা কি তাই বলেছি— আমরা কি জানতুম এ'রা এসেছেন।

রসিক। (শ্রীশ ও বিপিনের প্রতি) এ রা বলছেন-

সখা, কী মোর করমে লেখি—
তাপন বলিয়া তপনে ডরিন্ম,
চাঁদের কিরণ দেখি।

—এর উপরে আপনাদের আর-কিছু বলবার আছে?

নীরবালা। (জনান্তিকে) আঃ রসিকদাদা, কী বলছ তার ঠিক নেই। ও কথা আমরা কখন বললাম।

রসিক। (শ্রীশ ও বিপিনের প্রতি) এ'দের মনের ভাবটা আমি সম্পূর্ণ ব্যক্ত করতে পারি নি বলে এ'রা আমাকে ভর্ণসনা করছেন। এ'রা বলতে চান চাঁদের কিরণ বললেও যথেষ্ট বলা হয় না— তার চেয়ে আরো যদি—

নীরবালা। (জনান্তিকে) তুমি অমন কর যদি তা হলে আমরা চলে যাব।

রসিক। সথি, ন যুক্তম্ অকৃতসংকারম্ অতিথিবিশেবম্ উজ্বিস্থা স্বচ্ছন্দতো গমনম্। (শ্রীশ ও বিপিনের প্রতি) এ'রা বলছেন এ'দের যথার্থ মনের ভাবটি যদি আপনাদের কাছে ব্যক্ত করে বলি, তা হলে এ'রা লম্জায় এ ঘর থেকে চলে যাবেন।

[ নীরবালা ও নাপবালার প্রস্থানোদ্যম

শ্রীশ। রসিকবাব্র অপরাধে আপনারা নির্দোষ্টের সাজা দেবেন কেন। আমরা তো কোনো প্রকার প্রগল্ভতা করি নি।

# न् भवाना ७ नौतवानात 'न यस्यो न उस्थो' ভाव

বিপিন। (নীরকে লক্ষ্য করিয়া) পূর্বকৃত কোনো অপরাধ যদি থাকে তো ক্ষমা প্রার্থনার অবকাশ কি দেবেন না।

রসিক। (জনান্তিকে) এই ক্ষমাট্রকুর জন্যে বেচারা অনেক দিন থেকে স্থযোগ প্রত্যাশা করছে।

নীরবালা। (জনান্তিকে) অপরাধ কী হয়েছে যে ক্ষমা করতে যাব।

রিসক। (বিপিনের প্রতি) ইনি বলছেন আপনার অপরাধ এমন মনোহর যে তাকে ইনি অপরাধ বলে লক্ষই করেন নি। কিন্তু, আমি যদি সেই খাতাটি হরণ করতে সাহসী হতেম তবে সেটা অপরাধ হত— আইনের বিশেষ ধারায় এই রকম লিখছে।

বিপিন। ঈর্ষা করবেন না রসিকবাব্। আপনারা সর্বদাই অপরাধ করবার সন্যোগ পান এবং সেজন্যে দশ্ভভোগ করে কৃতার্থ হন। আমি দৈবক্রমে একটা অপরাধ করবার সন্যোগ পেয়েছিলন্ম, কিন্তু এতই অধম যে দশ্ডনীয় বলেও গণ্য হলেম না, ক্ষমা পাবার যোগ্যতাও লাভ করলেম না।

রসিক। বিপিনবাব, একেবারে হতাশ হবেন না। শাস্তি অনেক সময় বিলম্বে আসে, কিস্তু নিশ্চিত আসে। ফস্ করে মৃত্তি না পেতেও পারেন।

### ভূত্যের প্রবেশ

ভূত্য। জলখাবার তৈরি।

[ন্পবালা ও নীরবালার প্রস্থান

শ্রীশ। আমরা কি দ্ভিক্ষের দেশ থেকে আসছি রসিকবাব্। জলখাবারের জন্যে এত তাড়া কেন।

রসিক। মধ্রেণ সমাপয়েং।

শ্রীশ। (নিশ্বাস ফেন্সি) কিন্তু সমাপনটা তো মধ্র নয়। (জনাণ্ডিকে বিপিনের প্রতি) কিন্তু বিপিন, এ'দের তো প্রতারণা করে যেতে পারব না।

বিপিন। (জনান্তিকে) তা যদি করি তবে আমরা পাষণ্ড।

শ্রীশ। (জনান্তিকে) এখন আমাদের কর্তব্য কী।

বিপিন। (জনান্তিকে) সে কি আর জিজ্ঞাসা করতে হবে।

রসিক। আপনারা দেখছি ভয় পেয়ে গেছেন। কোনো আশঙ্কা নেই, শেষকালে যেমন করেই হোক আমি আপনাদের উদ্ধার করবই।

> শ্রীশ ও বিপিন আহারে প্রবৃত্ত হইল ঘরের অন্য দিকে অক্ষয় ও জগত্তারিণীর প্রবেশ

জগত্তারিণী। দেখলে তো বাবা, কেমন ছেলে দুটি?

অক্ষয়। মা, তোমার পছন্দ ভালো, এ কথা তো আমি অস্বীকার করতে পারি নে।

ঙগত্তারিণী। মেয়েদের রকম দেখলে তো বাবা? এখন কাল্লাকাটি কোথায় গেছে তার ঠিক নেই।

অক্ষয়। ঐ তো ওদের দোষ। কিণ্তু মা, তোমাকে নিজে গিয়ে আশীর্বাদ করে ছেলে দ্বটিকৈ দেখতে হচ্ছে।

জগত্তারিণী। সে কি ভালো হবে অক্ষয়। ওরা কি পছন্দ জানিয়েছে।

অক্ষয়। খুব জানিয়েছে। এখন তুমি নিজে এসে আশীর্বাদ করে গেলেই চট্পট্ স্থির হয়ে যায়।

🕠 জগত্তারিণী। তা বেশ, তোমরা যদি বল, তা যাব, আমি ওদের মা'র বয়সী— আমার 🌃 কিসের।

### প্রবালার প্রবেশ

জগত্তারিণী। কী আর বলব প্রেরা, এমন সোনার চাঁদ ছেলে। প্রেবালা। তা জানতুম। নীর-নৃপর অদৃষ্টে কি খারাপ ছেলে হতে পারে। অক্ষয়। তাদের বড়াদিদির অদৃষ্টের আঁচ লেগেছে আর-কি। র৬।৪ প্রবালা। আচ্ছা, থামো। যাও দেখি, তাদের সঙ্গে একট্ব আলাপ করো গে. কিন্তু শৈল গেল কোথায়।

অক্ষয়। সে খ্রাশ হয়ে দরজা বন্ধ করে প্রজোয় বসেছে।

শ্রীশ ও বিপিনের নিকট আসিয়া

ব্যাপারটা কী। রাসকদা, আজকাল তো খ্ব খাওয়াচ্ছ দেখছি। প্রত্যহ যাকে দ্ব বেলা দেখছ তাকে হঠাৎ ভূলে গেলে?

রসিক। এ°দের ন্তন আদর, পাতে যা পড়ছে তাতেই খুশি হচ্ছেন। তোমার আদর পর্রোনো হয়ে এল, তোমাকে নতুন করে খুশি করি এমন সাধ্য নেই ভাই।

অক্ষর। কিন্তু শ্রুনেছিলেম, আজকের সমনত মিন্টার এবং এ পরিবারের সমনত অনাধ্বাদিত মধ্য উজাড় করে নেবার জন্যে দুটি অখ্যাতনামা যুবকের অভ্যুদর হবে—এ'রা তাঁদেরই অংশে ভাগ বসাচ্ছেন নাকি। গুহে রসিকদা, ভূল কর নি তো?

রসিক। ভুলের জন্যেই তো আমি বিখ্যাত। বড়োমা জানেন তাঁর ব্রুড়ো রসিককাকা যাতে হাত দেবেন তাতেই গলদ হবে।

অক্ষয়। বল কী রাসকদাদা। করেছ কী। সে দর্টি ছেলেকে কোথায় পাঠালে?

রসিক। স্রমক্রমে তাঁদের ভুল ঠিকানা দিয়েছি।

অক্ষা সে বেচারাদের কী গতি হবে।

রসিক। বিশেষ অনিষ্ট হবে না। তাঁরা কুমারট্বলিতে নীলমাধব চৌধ্রীর বাড়িতে এতক্ষণে জলযোগ সমাধা করেছেন। বনমালী ভট্টাচার্য তাঁদের তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছেন।

অঞ্চর। তা যেন ব্রুল্ম, মিণ্টাল্ল সকলেরই পাতে পড়ল, কিন্তু তোমারই জলথোগটি কিছ্ম কট্ম রকম হবে। এইবেলা দ্রম সংশোধন করে নাও। শ্রীশবাব্ব, বিপিনবাব্ব, কিছ্ম মনে কোরো না— এর মধ্যে একট্ম পারিবারিক রহস্য আছে।

শ্রীশ। সরলপ্রকৃতি রসিকবাব্ সে রহস্য আমাদের নিকট ভেদ করেই দিয়েছেন। আমাদের ফাঁকি দিয়ে আনেন নি।

বিগিন। মিন্টান্নের থালায় আমরা অন্ধিকার আক্রমণ করি নি, শেষ পর্যন্ত তার প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি।

অক্ষয়। বল কী বিপিনবাব্। তা হলে চিরকুমার-সভাকে চিরজন্মের মতো কাঁদিয়ে এসেছ? জেনেশ্নে, ইচ্ছাপ্র্বক ?

রসিক। না না, তুমি ভুল করছ অক্ষয়।

অক্ষয়। আবার ভুল? আজ কি সকলেরই ভুল করবার দিন হল নাকি।

গান

ভূলে ভূলে আজ ভূলময়। ভূলের লতায় বাতাসের ভূলে ফ্লে ফ্লে হোক ফ্লময়। আনন্দ-চেউ ভূলের সাগরে উছলিয়া হোক ক্লময়।

রনিক। এ কী, বড়োমা আসছেন যে! অক্ষয়। আসবারই তো কথা। উনি তো কুমারট্রনির ঠিকানায় যাবেন না।

জগভারিণীর প্রবেশ শ্রীশ ও বিপিনের ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম দ্ইজনকে দ্ই মোহর দিয়া জগভারিণীর আশীর্বাদ। জনান্তিকে অক্ষয়ের সহিত জগভারিণীর আলাপ অক্ষয়। মা বলছেন, তোমাদের আজ ভালো করে খাওয়া হল না, সমস্তই পাতে পড়ে রইল। শ্রীশ। আমরা দুবার চেয়ে নিয়ে খেয়েছি।

বিপিন। যেটা পাতে পড়ে আছে ওটা তৃতীয় কিদিত।

শ্রীশ। ওটা না পড়ে থাকলে আমাদেরই পড়ে থাকতে হত।

জগন্তারিণী। (জনান্তিকে) তা হলে তোমরা ওঁদের বসিয়ে কথাবার্তা কও বাছা, আমি আসি।

[ প্রস্থান

রসিক। না. এ ভারি অন্যায় হল।

অক্ষয়। অন্যায়টা কী হল।

র্রাসক। আমি ওঁদের বার বার করে বলে এসেছি যে, ওঁরা কেবল আজ আহারটি করেই ছর্নিট পাবেন, কোনো রকম বধবন্ধনের আশঙ্কা নেই। কিন্তু—

শ্রীশ। ওর মধ্যে কিন্তুটা কোথায় রসিকবাব,। আপনি অত চিন্তিত হচ্ছেন কেন।

রসিক! বলেন কী শ্রীশবাব্ব, আপনাদের আমি কথা দিয়েছি যখন—

বিপিন। তা বেশ তো, এমনিই কী মহাবিপদে ফেলেছেন।

শ্রীশ। মা আমাদের যে আশীর্বাদ করে গেলেন আমরা যেন তার যোগ্য হই।

র্য়সক। না না, শ্রীশবাব্র, সে কোনো কাজের কথা নয়। আপনারা যে দায়ে পড়ে ভদুতার খাতিরে—

বিপিন। রসিকবাব, আপনি আমাদের প্রতি অবিচার করবেন না- দায়ে পড়ে-

রসিক। দায় নয় তো কী মশায়। সে কিছ্বতেই হবে না। আমি বরও সেই ছেলে দ্বটোকে বনমালীর হাত ছাড়িয়ে কুনারটার্লি থেকে এখনো ফিরিয়ে আনব, তব্—

শ্রীশ। আপনার কাছে কী অপরাধ করেছি রাসকবাবু।

রসিক। না না, এ তো অপরাধের কথা হচ্ছে না। আপনারা ভদ্রলোক, কোমার্যব্রিত অবলম্বন করেছেন— আমার অনুরোধে পড়ে পরের উপকার করতে এসে শেষকালে—

বিপিন। শেষকালে নিজের উপকার করে ফেলব এট্বুকু আপনি সহ্য করতে পারবেন না— এমনি হিতৈষী বন্ধঃ!

শ্রীশ। আমরা যেটাকে সোভাগ্য বলে স্বীকার করছি, আপনি তার থেকে আমাদের বঞ্চিত করতে চেম্টা করছেন কেন।

রসিক। শেষকালে আমাকে দোষ দেবেন না।

বিপিন। নিশ্চয় দেব, যদি না আপনি দিথর হয়ে শুভকর্মে সহায়তা করেন।

র্রাসক। আমি এখনো সাবধান করছি—

গতং তদ্গাম্ভীর্যং তটমপি চিতং জালিকশতৈঃ সথে হংসোত্তিষ্ঠ ছরিতমমুতো গচ্ছ সরসঃ।

সে গাম্ভীর্য গেল কোথা, নদীতট হেরো হোথা জালিকেরা জালে ফেলে ঘিরে— সথে হংস, ওঠো ওঠো, সময় থাকিতে ছোটো হেথা হতে মানসের তীরে।

শ্রীশ। কিছ্বতেই না। তা, আপনার সংস্কৃত শেলাক ছ্ব্রুড়ে মারলেও সথা হংসরা কিছ্বতেই এখান থেকে নড়ছেন না।

রসিক। স্থান খারাপ বটে, নড়বার জো নেই। আমি তো অচল হয়ে বসে আছি— হায় হায়—

আর কুরঙ্গ তপোবনবিভ্রমাৎ উপগতাসি কিরাতপারীমিমাম্।

### ভূত্যের প্রবেশ

ভূত্য। চন্দ্রবাব এসেছেন। অক্ষয়। এইখানেই ডেকে নিয়ে আয়।

[ ভৃত্যের প্রস্থান

রসিক। একেবারে দারোগার হাতে চোর দ্বটিকে সমপণ করে দেওয়া হোক।

### চন্দ্রবাব্র প্রবেশ

চন্দ্রবার । এই-যে, আপনারা এসেছেন। পূর্ণবাব্রেও দেখছি।

অক্ষয়। আজ্ঞে না, আমি পূর্ণ নই, তব্ব অক্ষয় বটে।

চন্দ্রবাব্। অক্ষয়বাব্! তা, বেশ হয়েছে, আপনাকেও দরকার ছিল।

আক্ষয়। আমার মতো অদরকারি লোককে যে-দরকারে লাগাবেন তাতেই লাগতে পারি – বল্ন কী করতে হবে।

চন্দ্রবাব্। আমি ভেবে দেখেছি, আমাদের সভা থেকে কুমারব্রতের নিয়ম না ওঠালে সভাকে অত্যন্ত সংকীর্ণ করে রাখা হচ্ছে। শ্রীশবাব্ বিপিনবাব্কে এই কথাটা একট্ব ভালো করে বোঝাতে হবে।

অক্ষয়। ভারি কঠিন কাজ, আমার দ্বারা হবে কিনা সন্দেহ।

চন্দ্রবার্। একবার একটা মতকে ভালো ব'লে গ্রহণ করেছি ব'লেই সেটাকে পরিত্যাগ করবার ক্ষমতা দূরে করা উচিত নয়। মতের চেয়ে বিবেচনাশক্তি বড়ো। খ্রীশবার্, বিপিনবার্—

শ্রীশ। আমাদের অধিক বলা বাহুল্য-

চন্দ্রবাব্। কেন বাহ্নল্য। আপনারা য্রান্তিতেও কর্ণপাত করবেন না?

বিপিন। আমরা আপনারই মতে--

চন্দ্রবার্। আমার মত এক সময় দ্রান্ত ছিল সে কথা স্বীকার করছি, আপনারা এখনো সেই মতেই--

রসিক। এই-যে প্রণবাব্ আসছেন। আস্ন আস্ন।

# প্র্র প্রবেশ

চন্দ্রবার্। প্র্বাব্, তোমার প্রস্তাবমতে আমাদের সভা থেকে কুমারব্রত তুলে দেবার জন্যেই আজ আমরা এখানে মিলিত হয়েছি। কিন্তু, শ্রীশবাব্, এবং বিপিনবাব্, অত্যন্ত দ্চ্প্রতিজ্ঞ, এখন ওঁদের বোঝাতে পারলেই—

রসিক। ওঁদের বোঝাতে আমি ব্রুটি করি নি চন্দ্রবাব্—

চন্দ্রবাব্। আপনার মতো বান্মী যদি ফল না পেয়ে থাকেন তা হলে—

রসিক। ফল যা পেয়েছি তা 'ফলেন পরিচীয়তে'।

চন্দ্রবার্। কী বলছেন ভালো ব্রুতে পার্রাছ নে।

অক্ষয়। ওহে রসিকদা, চন্দ্রবাবনুকে খুব স্পণ্ট করে ব্রিঝয়ে দেওয়া দরকার। আমি দ্র্রিট প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনই এনে উপস্থিত কর্রাছ।

গ্রীশ। প্রবাব, ভালো আছেন তো?

পূর্ণ। হা।

বিপিন। আপনাকে একট্ব শ্বকনো দেখাচ্ছে।

পূর্ণ। না, কিছ, না।

শ্রীশ। আপনাদের পরীক্ষার আর তো দেরি নেই।

भूषी ना।

## নুপবালা ও নীরবালাকে লইয়া অক্ষয়ের প্রবেশ

অক্ষয়। (নৃপবালা ও নীরবালার প্রতি) ইনি চন্দ্রবাব, ইনি তোমাদের গ্রেক্সন, এ কে প্রণাম করো। (নৃপ ও নীরর প্রণাম) চন্দ্রবাব, নৃতন নিয়মে আপনাদের সভায় এই দুর্টি সভা বাড়ল।

চন্দ্রাব্। বড়ো খ্রিশ হলেম। এংরা কে।

আক্ষয়। আমার সংগ্য এ'দের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। এ'রা আমার দুর্টি শ্যালী। শ্রীশবাব, এবং বিপিনবাবর সংগ্য এদের সম্বন্ধ শুভলগেন আরো ঘনিষ্ঠতর হবে। এ'দের প্রতি দুফি করলেই ব্রুবেন, রিসকবাব, এই যুবক দুটির যে মতের পরিবর্তন করিয়েছেন সে কেবলমাত্র বাশিমতার দ্বারা নয়।

চন্দ্রবাব্র। বড়ো আনন্দের কথা।

প্রণ। শ্রীশবাব্, বড়ো খ্রাশ হল্ম। বিপিনবাব্, আপনাদের বড়ো সৌভাগ্য। আশা করি অবলাকান্তবাব্যুও বঞ্চিত হন নি, তাঁরও একটি—

### নিম্লার প্রবেশ

চন্দ্রবাব্। নির্মালা, শ্বনে থ্বাশি হবে, শ্রীশবাব্ এবং বিপিনবাব্র সঙ্গে এ'দের বিবাহের সম্বন্ধ >িথর হয়ে গেছে। তা হলে কুমারব্রত উঠিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করাই বাহ্বল্য।

নিম'লা। কিন্তু অধলাকান্তবাব্র মত তো নেওয়া হয় নি— তাঁকে এখানে দেখছি নে—

চন্দ্রবাব্। ঠিক কথা, আমি সেটা ভূলেই গিয়েছিল্ম- তিনি আজ এখনো এলেন না কেন। রসিক। কিছু চিন্তা করবেন না, তাঁর পরিবর্তন দেখলে আপনারা আরো আন্চর্য হবেন।

অক্ষয়। চন্দ্রবাব, এবারে আমাকেও দলে নেবেন। সভাটি যেরকম লোভনীয় হয়ে উঠল এখন আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না।

চন্দ্রবাব্। আপনাকে পাওয়া আমাদের সোভাগ্য।

অক্ষয়। আমার সংশ্যে সংশ্যে আর-একটি সভ্যও পাবেন। আজকের সভায় তাঁকে কিছুতেই উপস্থিত করতে পারসেম না। এখন তিনি নিজেকে স্বলভ করবেন না— বাসরঘরে ভূতপূর্ব কুমার-সভাটিকে সাধ্যমতে পিশ্চদান করে তার পরে যদি দেখা দেন। এইবার অবশিষ্ট সভ্যটি এলেই আমাদের চিরকুমার-সভা সম্পূর্ণ সমাপত হয়।

### শৈলবালার প্রবেশ

শৈলবালা। (চন্দ্রবাব্বকে প্রণাম করিয়া) আমাকে ক্ষমা করবেন।

শ্রীশ। এ কী, অবলাকান্তবাব্-

অক্ষয়। আপনারা মত-পরিবর্তন করেছেন, ইনি বেশ-পরিবর্তন করেছেন মাত।

রসিক। শৈলজা ভবানী এতদিন কিরাতবেশ ধারণ করেছিলেন, আজ ইনি আবার তপস্বিনী-বেশ গ্রহণ করলেন।

চন্দ্রবাব্। নির্মালা, আমি কিছাই ব্রঝতে পারছি নে।

নির্মলা। অন্যায়! ভারি অন্যায়! অবলাকান্তবাবু-

অক্ষয়। নির্মালা দেবী ঠিক বলেছেন--- অন্যায়। কিন্তু, সে বিধাতার অন্যায়। এবে অবলা-কান্ত হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু ভগবান একে বিধবা শৈলবালা করে কী মঙ্গল সাধন করছেন সে রহস্য আমাদের অগোচর।

শৈলবালা। (নির্মালার প্রতি) আমি অন্যায় করেছি, সে অন্যায়ের প্রতিকার আমার দ্বারা কি হবে? আশা করি কালে সমস্ত সংশোধন হয়ে যাবে।

পূর্ণ। (নির্মলার নিকটে আসিয়া) এই অবকাশে আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, চন্দ্রবাব্র পত্নে আমি যে স্পর্ধা প্রকাশ করেছিল্মুম সে আমার পক্ষে অন্যায় হয়েছিল—আমার মতো অযোগ্য—

চন্দ্রবাব্। কিছ্ অন্যায় হয় নি প্রবাব, আপনার যোগ্যতা যদি নির্মালা না ব্রুথতে পারেন তো সে নির্মালারই বিবেচনার অভাব।

[নিমলার নতম্বে নির্ত্তরে প্রস্থান

রসিক। (প্রণের প্রতি জনান্তিকে) ভয় নেই প্রণিবাব, আপনার দরখাণত মঞ্জার প্রজাপতির আদালতে ডিগ্রি পেয়েছেন— কাল প্রত্যুষেই জারি করতে বেরোবেন।

শ্রীশ। (শৈলবালার প্রতি) বড়ো ফাঁকি দিয়েছেন। বিপিন। সম্বন্ধের প্রেবিই পরিহাসটা করে নিয়েছেন। শৈলবালা। পরে তাই বলে নিষ্কৃতি পাবেন না। বিপিন। নিষ্কৃতি চাই নে।

রসিক। এইবারে নাটক শেষ হল। এইখানে ভরতবাকা উচ্চারণ করে দেওয়া যাক—

সর্বস্তরতু দর্গাণি সর্বো ভদ্রাণি পশাত্। সর্বঃ কামানবাশেনাত্ সর্বঃ সর্বত্ত নন্দত্॥

# শোধবোধ

প্রকাশ : ১৯২৬

### প্রথম দুশ্য

## মিস্টার লাহিড়ির ড্রায়ংর্ম

णौंत कना। निलनी ७ निलनीत वन्ध्य **हात्र्याला** 

চার্। ভাই নেলি, তোর হয়েছে কী বল্ তো।

নলিনী। মরণদশা।

চার্। না, ঠাট্টা নয়। তোকে কেমন এক রকম দেখছি।

নলিনী। কিরকম বল্ তো।

চার্। তা বলতে পারব না। রাগ না অন্রাগ, না বিরাগ, তোর ভাব দেখে কিছ্ই বোঝবার জো নেই; কেবল এইট্কু ব্ঝি, তোর ঈশেন কোণে যেন মেঘ উঠেছে।

नीननी। भिनातृष्ठि ना जनतृष्ठि, ना ফाँका बड़, की आन्नाज कर्ताष्ट्रम वन् रहा।

চার,। তোমার আলিপ্রের ওয়েদার রিপোর্ট, ভাই, আমার হাতে নেই। আজ পর্যক্ত তোমাকে ব্রুতেই পারল্ম না।

নলিনী। তবে ব্ৰিয়ে দিই কেন যে মন চণ্ডল হয়েছে। ধৈর্ম আর রাখতে পারছি নে। ওরে পত্তলাল, ডেকে দে তো লালবাজার থেকে কে চিঠি নিয়ে এসেছে।

চার্। মিস্টার নন্দীর চিঠি? কী লিখেছে।

र्नालनी।

গান

সে আমার গোপন কথা, শ্নে যা ও সখী। ভেবে না পাই বলব কী।

চার্। হাঁ ভাই, বল্ ভাই বল্, কিন্তু সাদা কথায়। নলিনী। অবস্থাগতিকে সাদা কথা যে রাঙা হয়ে ওঠে।

প্রাণ যে আমার বাঁশি শোনে

নীল গগনে.

গান হয়ে যায় মনে মনে যাহাই বাকি।

চার্। তুই ভাই এই-সব সখীকে-ডাক-পাড়া সেকেলে ধরনের গান কোথা থেকে জোগাড় করিস বলু তো।

নলিনী। খ্ব একেলে ধরনের কবির কাছ থেকেই।

চার্। মিস্টার লাহিড়ি রাগ করেন না?

নলিনী। বাংলা সাহিত্যে কোন্টা একেলে কোন্টা সেকেলে, সে তাঁর খেয়ালই নেই। একটি গান সব চেয়ে তাঁর পছন্দ, সেইটে তাঁকে শ্নিয়ে দিলেই তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে বোঝেন যে, ইহকাল প্রকাল কোনো কালই যদি আমার না থাকে, অন্তত মডার্ন কালটা আছে—

Love's golden dream is done

Hidden in mist of pain.

চার্। তোর মতো অশ্ভুত মেয়ে আমি দেখি নি—সবই উলটো-পালটা। তুই যদি ভাটপাড়ার পশ্ডিতের ঘরে জন্মাতিস, তা হলে চটেমটে মেমসাহেব হয়ে উঠিতিস। মিস্টার লাহিড়ির ঘরে জন্মেছিস বলেই ব্ডি ঠাকুরমার চাল প্র্যাকিটিস চলছে। কোন্দিন এসে দেখব জ্যাকেট ছেড়ে নামাবলী ধরেছিস। নলিনী। তাতে আগাগোড়া ছ্ববিয়ে রাখব— মিস্টার নন্দী বার-অ্যাট-ল-

## চাপরাশির প্রবেশ

তোমারা সাব্কো বোলো, জবাব পিছে ভেজ দেউপাী।

্রেলাম করিয়া চাপর্যাশর প্রস্থান

দেখলি, একবার চাপরাশের ঘটা দেখলি?—গিলটি তক্মার ঝলমলানিতে চোখ ঝলসে গেল। চার্। ভয় করিস নে নেলি। গিলটি সোনার চাপরাশ জোটে চাপরাশির ভাগ্যে, কিন্তু—নিলিনী। হাঁগো, আর খাঁটি সোনার চাপরাশ পরবেন মিসেস নন্দী। তাঁর কী সোভাগ্য! চার্। দেখ্ নেলি, ন্যাকামি করিস নে। মিস্টার নন্দীর মতো পাত্র যেন অমনি—

### মিসেস লাহিড়ির প্রবেশ

মিসেস লাহিড়ি। নেলি, ছি ছি, তুই এই কাপড় প'রে মিস্টার নন্দীর বেয়ারার— নলিনী। কেন, এ তো মন্দ কাপড় নয়।

মিসেস লাহিড়ি। কী মনে করবে বল্তো। ওদের বাড়িতে সব—

নলিনী। বেহারা হয়ে জন্মেছে বলেই কি এত শাস্তি দিতে হবে। বেচারা মনিববাড়িতে চবিশা ঘণ্টা যা দেখে, আজ তার থেকে নতুন কিছ্ব দেখে বেশ্চে গেল। এত খ্রাশ হল যে বকশিশ চাইতে ভূলে গেল।

মিসেস লাহিড়ি। চিঠি দিতে এসে আবার বকশিশ চাইবে কী। তোর সব অশ্ভূত কথা। নলিনী। এমন আশ্চর্য চিঠি মা, তাতে এত—

মিসেস লাহিড়ি। এত কী।

নলিনী। সোনালি ক্রেস্ট আঁকা— আর তাতে লেখা আছে তিনি স্বয়ং এখানে আসবেন— আমাকে—

মিসেস লাহিড়। কী করতে।

নলিনী। বেশি আশা করে বোসো না, মা। প্রোপোজ করতে না, আমার জন্মদিনের জন্যে কন্গ্রাচুলেট করতে। সেই বা কজনের ভাগ্যে—

মিসেস লাহিড়ি। যা, আর বকিস নে—শীঘ্র যা, ড্রেস করে নে— এখনি লোক আসতে আরুভ হবে। মিস্টার নন্দী তোর সেই ধ্পছায়া রঙের শাড়িটা খুব অ্যাড্মায়ার করেন, সেটা—

নলিনী। সে হবে মা, আমি এখনি যাচ্ছি।

মিসেস লাহিড়ি। যাই, হোটেল থেকে খানসামাগুলো এল কি না দেখি গে।

[ প্রস্থান

নলিনী। দেখবি? এই দেখ চিঠি। সশরীরে আসবেন তার অ্যানাউন্স্মেন্ট। সেকালে বিশ্ব ডাকাত এই রকম খবর পাঠিয়ে ডাকাতি করত।

চার্। ডাকাতি?

নিলনী। নয় তো কী। একজন সরলা অবলার হৃদয়ভান্ডার ল্বঠ! তার সিংধকাঠিটা দেখবি? এই দেখ।

চার,। ইস্। এ যে হীরে-দেওয়া রেসলেট! যা বলিস, তোর কপাল ভালো। এ ব্রিঝ তোর জন্মদিনের—

নলিনী। হাঁহাঁ, জন্মদিনের উপহার— আমার জন্ম মৃত্যু বিবাহ এই তিনকেই ঘিরে ফেলবার স্দর্শন চক্র।

চার্। স্দর্শন চক্র বটে। যা বলিস, মিস্টার নন্দীর টেস্ট আছে।

নলিনী। রেসলেটও তার প্রমাণ, আর রেসলেট পরাবার জন্য যে মৃণালবাহন বেছে নিয়েছেন তাতেও প্রমাণ। চার্। আজ যে বড়ো ঠাট্টার স্বর ধরেছিস। ন্লিনী। তা হলে গশ্ভীর স্বর ধরি।

গান

সে যেন আসবে আমার মন বলেছে। হাসির 'পরে তাই তো চোখের জল গলেছে। দেখ্লো তাই দেয় ইশারা তারায় তারা; চাঁদ হেসে ওই হল সারা তাহাই লখি।

শ্নে যা ও স্থী। চার: আমি যদি পার্য হতম নেলি, তা হলে তোর ঐ পায়ের কাছে প'ড়ে—

মিস্টার লাহিডির প্রবেশ

মিস্টার লাহিড়। আজ বর্ণ নন্দীর আসবার কথা আছে না?

র্নালনী। জুতোর লেস লাগাতিস বুঝি? আর রেসলেট পরাত কে।

নলিনী। হাঁ, তাঁর চিঠি পেয়েছি।

মিস্টার লাহিড়ি। তা হলে এখনো যে ড্রেস কর নি?

নলিনী। কী ড্রেস পরব, তাই তো এতক্ষণ চার্র সংখ্য প্রামর্শ করছিল্ম।

মিস্টার লাহিড়ি। দেখো, ভুলো না, সার হার্কোর্ট তোমাকে কী চিঠি লিখেছেন সেইটে বর্ণ নন্দী দেখতে চেয়েছিল—সেটা—

নলিনী। হাঁ, সেটা আমি বের করে রাখব, আর জেনেরাল্ পর্কিন্সের ভাইঝি তার অটোগ্রাফ-ওয়ালা যে ফোটো আমাকে দিয়েছিল, সেটাও—

মিস্টার লাহিড়ি। হাঁহাঁ সেটা, আর সেই যে—

নলিনী। ব্ঝেছি, গবমে কি হাউসে নেম ক্সে গিয়েছিল্ম, তার নাচের প্রোগ্রামটা। মিস্টার লাহিড়ি। আজ কোন্ গানটা গাবে বলো তো। নলিনী। সেই যে ঐটে—

Love's golden dream is done Hidden in mist of pain.

মিস্টার লাহিড়ি। হাঁ হাঁ, ফর্স্ট ক্লাস। ওটা তোমার গলায় খ্ব মানায়, আর সেইটে—মনে আছে তো? In the gloaming, O my darling.

নলিনী। আছে।

মিস্টার লাহিড়ি। আর সব-শেষে গেয়ো Goodbye, sweetheart।

নলিনী। কিন্তু ওগ্লো যে প্রুষের গান।

মিস্টার লাহিড়ি। (হাসিয়া) তাতে ক্ষতি কী, নেলি—আজকাল মেয়েরা তো—

নলিনী। ভুলতে আরম্ভ করেছে যে তারা মেয়ে। কিন্তু মুশকিল এই যে, তাতে প্র্যুষদের একট্ব ভুল হচ্ছে না।

মস্টার লাহিড়ি। Bravo, well said। যাও, এবার ড্রেস করতে যাও। অমনি সেই তোমার অটোগ্রাফ বইটা, সেই যেটাতে—

নলিনী। ব্রিছি, যেটাতে লর্ড বেরেস্ফোর্ডের কার্ড আঁটা আছে। আচ্ছা, বাবা, সে হবে এখন। তুমি তৈরি হও গে, আমি এখনি যাচ্ছি।

্রলাহিড়ির প্রস্থান

লাহিড়ি৷ (ফিরিয়া আসিয়া) দেখো, একটা জিনিস নোটিস করছি নেলি, সেটা তোমাকে বলা

ভালো। তুমি অনেক সময়ে বর্ণের সংশ্য এমন টোনে কথা কও যে সে মনে করে. তুমি তাকে একট্বও সীরিয়াস্লি নিচছ না, তাই সে ভেবে পায় না যে তুমি—

নলিনী। বুরোছ, বাবা। সুবিধে পেলেই ব্রিঝয়ে দেব আমি খ্র সীরিয়াস।

লাহিড়ি। আর-একটা কথা। আমি ঠিক ব্রুতে পারি নে তুমি সতীশকে কেমন যেন একট্-থানি ইন্ডাল্জেন্স দাও।

চার। না মিস্টার লাহিড়ি, নেলি তো তাকে কথায় কথায় নাকের জলে চোখের জলে করে। প্থিবীতে ওর কুকুর টম্কে ছাড়া নেলি আর যে কাউকে একট্ও ইন্ডাল্জেন্স দেয়. এ তো আমি দেখি নি।

লাহিড়ি। কিন্তু সে আসতেও ছাড়ে না। সেদিন চা-পার্টিতে এমন একটা জনুতো পরে এসেছিল যে তার মচ্ মছে শব্দে দেয়ালের ইটগনুলোকে পর্যন্ত চমকিয়ে দিয়ে গেছে। ওকে নিয়ে এক-এক সময় ভারি অক্ওয়র্ড হয়। তা ছাড়া ওর ট্রাউজার্গনুলো— থাক্গে, লোরেটোতে ছোটোবেলায় তোমার সংগ্ ও একসংগ্ পড়েছিল, ওকে আমি কিছনু বলতে চাই নে, কিন্তু যেদিন বর্গরা আসবে, সেদিন বরগ্ ওকে—

নলিনী। ভয় কী বাবা, সেদিন বরণ্ড সতীশকে ট্রাউজার না পরে ধর্তি পরে আসতে বলব. আর দিল্লির জুতো— সে মচ্ মচ্ করবে না।

লাহিড়। ধ্বতি? পার্টিতে? আবার দিল্লির নাগরা?

र्नाननी। भूषिवीर्क ख-मव वानारे अमरा, स्मृत्ता क्रा क्रा मरेख त्निवश जाना।

চার,। ওর সংশ্যে কথায় পারবেন না। এ দিকে লোক আসবার সময় হয়ে আসছে। নেলি, তুই যা ভাই, কাপড় পরে আয়, যদি কেউ লোক আসে, আমি তাদের সামলাব।

া নলিনীর প্রস্থান

লাহিড়ি। এই ব্রিঝ ওর সব জন্মদিনের প্রেজেন্ট? বর্ণের রেসলেটটা কি এমনি টেবিলের উপরেই থাকবে।

চারু। থাক্-না, আমি ওর উপর চোখ রাখব।

লাহিড়ি। এটা কার? একটা মক্মলের মলাটের অ্যাল্বম। এ দেখছি সতীশের! দাম লেখা আছে, মুছে ফেলতেও হুশ ছিল না। এক টাকা বারো আনা। ইন্সল্ভেন্সির মামলা আনতে হবে না। সেকেন্ড্যুন্ড সেলে কেনা। এটাও কি এখানে থাকবে নাকি।

চার্। সরাতে গেলে নেলি রক্ষা রাখবে না। লাহিছি। থাকু তবে, তুমি এখানে একট্র বোসো, আমি ড্রেস করে আসি।

[ প্রস্থান

#### সতীশের প্রবেশ

চার। এত সকাল-সকাল যে?

সতীশ। (লঙ্জিত হইয়া) দেখছি আমার ঘড়িটা ঠিক চলছিল না। যাই, বরণ্ড আমি একট্ব ঘুরে আসি গে।

চার্। না, আপনি বস্ন, সময় হয়ে এসেছে। নেলির প্রেজেন্টগ্রলো দেখ্ন-না। এই দেখেছেন?

সতীশ। এ যে হীরের ব্রেস**লে**ট! এ কে দিয়েছে।

চার্। মিস্টার নন্দী। চমংকার না?

সতীশ। তাই তো। বেশ।

চার,। এই মুক্তো-দেওয়া হেয়ারপিনটা আমার ভাই অম্লার দেওয়া। আর এই র্পোর দোয়াতদান—ও কি সতীশবাব, যাচ্ছেন নাকি?

সতীশ। ভাবছি এইবেলা আমার কাজ সেরে আসি।

চার্। আপনার অ্যাল্বমটি নেলির কাজে লাগবে। এই দেখ্ন-না মিস্টার নন্দী ওকে তাঁর সই-করা ফোটো পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সতীশ। হাঁ, তাই তো দেখছি। আমার কিল্কু বিশেষ কাজ আছে, আমি যাই। আর দেখুন, এখনকার মতো এই অ্যাল্বমটা আমি নিয়ে যাচ্ছি—তার পরে—

চার্। কী করবেন।

সতীশ। না, ওটা— একবার— একট্মানি ঐ— আপনি দয়া করে নেলিকে বলবেন যে, বিশেষ একট্ম কারণে এখনকার মতো— তার পরে আবার— এখন যাই— কাজ আছে।

[ প্রস্থান

চার্। যাক, বিদায় করে দেওয়া গোল। মা গো, কী টাই প'রেই এসেছে। অ্যাল্বমটাও গোল। এই-যে মিস্টার লাহিড়ি, শুনে যান, সূখবর আছে, বকশিশ চাই।

নেপথো। একটা পরেই যাচ্ছি, আমার বাট্ন্হাক্টা খাজে পাচ্ছি নে।

### সতীশকে লইয়া নালনীর প্রবেশ

চার;। ও কী, নেলি, তোর ভালো করে তো সাজা হল না।

নলিনী। হঠাৎ কোতোয়ালি করতে হল। ড্রেসিংর্মের জানলা দিয়ে দেখি, চোর পালাচ্ছে একটা মাল বগলে নিয়ে, তথান নেমে গিয়ে বমালস্কু ধ্রগ্রুতার করে নিয়ে এসেছি।

চার্। বাস্রে, কী কড়া পাহারা। মালটা কি খ্বই দামি, আর চোরটাও কি খ্বই দাগি। নলিনী। (সতীশকে) তুমি এসেই তথনি পালাচ্ছিলে যে— আর আমার একখানা অ্যাল্বম নিয়ে:

## সতীশ নিরুত্তর

চার্। ওঃ ব্রেছি, প্রাইভেট কামরায় বিচার হবে। নেলি, আমি তা হলে তৈরি হয়ে আসি গে। তোর নাবার ঘরে টয়লেট ভিনিগার আছে তো?

নলিনী। আছে।—
তোমার এ কী রকম দুব্লিধ। আমার অ্যাল্বম নিয়ে—

চার্র প্রস্থান

সতীশ। লক্ষ্মীছাড়ার দান লক্ষ্মীকে পেশছয় না। যেটা যার যোগ্য নয়, সে জিনিসটা তার নয়, আমি এই ব্যক্ষি।

र्नालनी। आंत्र दर्शाल करत य निरंग यात्र रमणे य जातरे, এरे-वा कान् भारन्त लाय?

সতীশ। তবে সত্যি কথাটা বলি। আমি যে ভীর্, বেশ জোরের সপ্সে কিছ্ই দিতে পারি নে। সেইজন্যে দিয়ে লঙ্জা পাই।

নলিনী। তোমার এই অ্যাল্বমের মধ্যে কম জোরের লক্ষণটা কী দেখলে। এ তো টক্টকে

সতীশ। লজ্জায় লাল। কতবার মনে হয়েছিল, এই অ্যাল্বমের মধ্যে নিজের একখানা ছবি পরে দিই, 'আমাকে মনে রেখো' এই কর্ণ দাবিট্রকু বোঝাবার জন্যে। কিন্তু ভয় হল, তুমি মনে করবে ওটা আমার স্পর্ধা; খালি রেখে দিল্ম, তুমি নিজে ইচ্ছে করে যার ছবি রাখবে, ওর মধ্যে তারই স্থান থাক্।

নলিনী। খ্ব ভালো বলছ, সতীশ, ইচ্ছে করছে বইয়ে লিখে রাখি।

সতীশ। ঠাট্রা কোরো না।

নলিনী। আমার আর-একজনের কথা মনে পড়েই। সে দিরেছিল একখানা খাতা— তোমার আলি বমের মধ্যে যে-কথাটা না-লেখা অক্ষরে আছে, সেইটে সে গানে লিখে দিরেছিল— শ্ব্ব তাই নয়. পাছে চোখে না পড়ে, তাই নিজে এসে গেয়ে শ্নিয়েছিল—

পাতাখানি শ্না রাখিলাম,

নিজের হাতে লিখে রেখো শ্ব্ব আমার নাম।

সতীশ। কে, লোকটা কে।

নলিনী। তার সংশ্যে ভুয়েল লড়তে যাবে নাকি। আমাদের কবি গো—কিন্তু কবিছে তুমি তাকেও ছাড়িয়ে গেছ—তোমার এ যে আন্হার্ড মেলডি। আমি শ্বনতে পাচ্ছি—

এই আল্বম শ্ন্য রইল সবি,

নিজের হাতে ভরে রেখো শ্ব্ব আমার ছবি ৷—

কিল্ড তোমার সব কথা বলা হয় নি।

সতীশ। না, হয় নি। বলি তা হলে। এসে দেখলম— সবাই আমার মতো ভীর নয়। যার জারে আছে, সে নিজের ছবিতে নিজের নাম লিখে পাঠাতে সংকোচ করে না। মনে ব্যক্তম্ম, আমি দিয়েছি শ্ন্য পাতা, আর তারাই দিলে পূর্ণ করবার জিনিস।

নলিনী। তোমাকে এখনি ব্ঝিয়ে দিচ্ছি ভূল করেছে সে। ছবি দিতে সবাই পারে, ছবি রাখবার জায়গা দিতে কজন পারে। ভীর, তোমার অদৃশ্য ছবিরই জিত থাক। (নন্দীর ছবি ছিণ্ডিয়া ফেলিল) ও কী, অমন করে লাফিয়ে উঠলে কেন। মৃগীরোগে ধরল নাকি।

সতীশ। কোন্ রোগে ধরেছে তা অন্তর্যামী জানেন। নেলি, একবার তুমি আমাকে স্পণ্ট করে— নিলনী। এই বৃঝি নাটক শ্রু হল? চোখের সামনে দেখলে তো যে-ছবি চেচিয়ে কথা কয়, তার কী দশা। যে মানুষ চুপ করে থাকতে জানে না, তারও—

সতীশ। আর কাজ নেই, নেলি, থাক্। তোমাকে কত ভয় করি, তুমি জান না।
নিলনী। ভয় যদি কর তা হলে অ্যাল্বম চুরি কোরো না। আমি কাপড় ছেড়ে আসি গে।
সতীশ। একটি অন্রোধ। আন্হার্ড মেলডি আমার মুখে খুবই মিল্টি, কিন্তু তোমার মুখে
নয়। তোমার জন্মদিনে তোমার মুখে একটি গান শুনে যাব।
নিলনী। আচ্ছা।

भाग

বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা. নিয়ো হে নিয়োঃ হৃদয় বিদারি হয়ে গেল ঢালা. পিয়ো হে পিয়ো। ভরা সে পাত্র, তারে বুকে ক'রে বেডান, বহিয়া সারা রাতি ধরে— লও তলে লও আজি নিশিভোরে. প্রিয় হে প্রিয়। বাসনার রঙে লহরে লহরে রঙিন হল। কর্ণ তোমার অর্ণ অধরে তোলো হে তোলো। এ রসে মিশাক তব নিশ্বাস, নবীন উষার প্রত্পস্বাস-এরই 'পরে তব আঁখির জাভাস **फि**रशा रह फिरशा।

#### চার্ব প্রবেশ

চার। এ কী করেছিস, নেলি। মিস্টার নন্দীর ফোটো— নলিনী। যে-মাটির গর্ভে হীরে থাকে, যে-মাটির ব্বকে ভূ'ইচাঁপা ফ্ল ফোটে, সেই মাটির হাতে ওকে সমর্পণ করে দিয়েছি। এর চেয়ে আর কত সম্মান হবে? চার্। ছি ছি, নেলি, মিস্টার নন্দী জানতে পারলে কী মনে করবেন। এ যে একেবারে ছিড়ৈ ফেলেছিস।

নলিনী। ইচ্ছে করিস তো তোর ঘরের আটা দিয়ে তুই জোড়া দিয়ে নিতে পারিস।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

## বিধ্যুখী ও সতীশ

সতীশ। মা, কোনোমতে টাকাটা পেয়েছি, নেকলেসও নেলির ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু বাবার সেকালের আমলের সোনার গাড়গাড়িটা সিন্তরেপটির মতি পালদের ওখানে যে বাঁধা রেখে এলাম, নিন্দিলিত হতে পার্রছি নে।

বিধ্নম্খী। তোর কোনো ভয় নেই, সতীশ। তিনি এ-সব জিনিসের 'পরে কোনো মমতাই রাখেন না। কেবল ওঁর ঠাকুরদাদার জিনিস বলেই আজ পর্যান্ত লোহার সিন্দর্কে ছিল। একদিনের জনো খবরও রাখেন নি। সেটা আছে কি গেছে, সে তাঁর মনেও নেই।

সতীশ। সে আমি জানি। কিল্তু ভারি ভর হচ্ছে, যারা বন্ধক রেখেছে তারা হয়তো বাবাকে চিঠি লিখে খোঁজ করবে। তমি কোনোমতে তোমার গহনাপত্র দিয়ে সেটা খালাস করে দাও।

বিধ্নম্খী। হায় রে কপাল, গহনাপত্ত কিছ্ কি কাকি আছে। সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিস নে। যাই হোক, আমি ভয় করি নে—প্রজাপতির আশীর্বাদে নলিনীর সংশ্যে আগে তোর কোনোমতে বিয়ে হয়ে যাক, তার পরে তোর বাবা যা বলেন, যা করেন, সব সহা হবে। কথাবার্তা কিছু এগিয়েছে?

সতীশ। সর্বদা যেরকম লোক ঘিরে থাকে, কথা কব কখন। জান তো সেই নন্দী—সে যেন বিলিতি কাঁটাগাছের বেড়া। তার ব্রলিগ্লো সর্বাঞ্চে বিশ্বতে থাকে। সেই দৈত্যটার হাত থেকে রাজকন্যার উন্ধার করি কী উপায়ে।

বিধন্মন্থী। আমি মেয়েমান্ষ, মেয়ের মন ব্ঝতে পারি—মনে মনে সে তাকে ভালোবাসে। সতীশ। সে আমি জানি নে। কিল্ডু বর্ণ নন্দীর সংখ্য পালা দিতে গিয়ে প্রাণ বেরিয়ে গেল। বাবা একট্ব দয়া করলেই কোনো ভাবনা ছিল না। কিল্ডু—

বিধ্মুখী। তোর কী চাই বল্-না।

সতীশ। ভালো বিলিতি সুট। চাঁদনির কাপড় পরলেই ভরসা কমে যায়; নন্দীর মতো করে সজোরে নলিনীর সঙ্গে কথাই কইতে পারি নে। বাড়িস্কু সম্বাই আমার দিকে এমন করে তাকায় যেন আমার গায়ে কাপড়ই নেই, আছে নদ্মার পাঁক।

বিধ্বমুখী। আমি তোর কাপড়ের দ্বর্দশা তোর মাসিকে আভাসে জানিয়ে রেখেছি। আজ এখনি তাঁর আসবার কথা। আজই হয়তো একটা কিনারা হয়ে যাবে।

সতীশ। ঐ যে মেসোমশায়কে নিয়েই তিনি আসছেন মা, যেমন করে পার আজ**ই** যেন— কিন্তু মা, সেই গ্রুড়গর্নিড়—বাবা যদি জ্ঞানতে পারেন, মেরে ফেলবেন।

বিধ্নাখী। আমি বলি কী— কোনো ছাতোয় সেই নেকলেসটা যদি নলিনীর কাছ থেকে— সতীশ। সে কথাও ভেবেছি। তা হলেই আমার লজ্জা পারে হয়। এক-একবার মনে করি, সংসারে যত মাশকিল সব আমারই? বর্ল নন্দীর বাপ কি কোনোকালে ছিল না। যেরকম দেখছি, একটা কোনো গল্প বলে নেকলেসটা ফিরিয়ে আনতে হবে, তার পরে আমার নিজের গলায় পরবার জন্যে গয়না মিলবে।

বিধ্নুখী। সে আবার কী। সতীশ। একগাছা দড়ি। বিধ্নন্থী। দেখ্, আমাকে আর রোজ রোজ কাঁদাস নে। আমার রক্ত শন্কিয়ে গেল, চোখের জলও বাকি নেই। এক দিকে তোর বাবা, আর-এক দিকে তুই— উপরে সরার চাপ, আর নীচে আগন্ন, আমি যে গ্নমে গ্নম—

সভীশের মাসি স্কুমারী ও মেসোমশার শশধরবাব্র প্রবেশ এসো দিদি, বোসো। আজ কোন্ পর্ণ্যে রায়মশায়ের দেখা পাওয়া গেল। দিদি না আসলে তোমার আর দেখা পাবার জো নেই।

শশধর। এতেই ব্ঝবে, তোমার দিদির শাসন কী কড়া। দিনরাত্রি চোখে চোখে রাখেন। স্কুমারী। তাই বটে, এমন রত্ন ঘরে রেখেও নিশ্চিন্ত মনে ঘ্মনো যায় না। বিধ্যান্থী। নাক ডাকার শব্দে!

সন্কুমারী। সতীশ, ছি ছি, তুই এ কী কাপড় পরেছিস। তুই কি এই রকম ধন্তি পরে কলেজে যাস নাকি। বিধন্, ওকে যে লাউঞ্জ সন্টটা কিনে দিয়েছিলেম, সে কী হল।

বিধ্ন খী। সে ও কোন্কালে ছি'ড়ে ফেলেছে।

স্কুমারী। তা তো ছিঙ্বেই। ছেলেমান্যের গায়ে এক কাপড় কতদিন টে কে। তা, তাই বলে কি আর ন্তন স্ট তৈরি করাতে নেই। তোদের ঘরে সকলই অনাস্থি।

বিধ্বম্থী। জানই তো দিদি, তিনি ছেলের গায়ে সভ্য কাপড় দেখলেই আগন্ন হয়ে ওঠেন। আমি যদি না থাকতেম তো তিনি বোধ হয়় ছেলেকে দোলাই গায়ে দিয়ে কোমরে ঘ্নাস পরিয়ে ইস্কুলে পাঠাতেন—মা গো, এমন স্ভিছাড়া পছন্দও কারো দেখি নি।

সন্কুমারী। মিছে না। এক বৈ ছেলে নয়. একট্ সাজাতে-গোজাতেও ইচ্ছা করে না? এমন বাপও তো দেখি নি। সতীশ, আমি তোর জন্য একস্ট কাপড় র্যাম্জের ওখানে অর্ডার দিয়ে রেথেছি। আহা, ছেলেমান্ধের কি শখ হয় না।

সতীশ। এক সন্টে আমার কী হবে, মাসিমা। লাহিড়ি সাহেবের ছেলে আমার সংগ্য একসংগ্য পড়ে— সে আমাকে তাদের বাড়িতে টেনিস খেলায় নিমন্ত্রণ করেছে, আমি নানা ছনুতো করে কাটিয়ে দিই। আমার তো কাপড় নেই।

শশধর। তেমন জায়গায় নিমন্ত্রণে না যাওয়াই ভালো, সতীশ।

স্কুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, তোমার আর বস্তৃতা দিতে হবে না। ওর যখন তোমার মতন বয়স হবে, তখন—

শশধর। তথন ওকে বক্তা দেবার অন্য লোক হবে, বৃদ্ধ মেসোর পরামশ শোনবার অবসর হবে না।

স্কুমারী। আছে। মশায়, বস্তুতা করবার অন্য লোক যদি তোমাদের ভাগ্যে না জন্টত, তবে তোমাদের কী দশা হত বলো দেখি।

শশধর। সে কথা বলে লাভ কী। সে অবস্থা চোখ বুজে কম্পনা করাই ভালো।

#### ভূত্যের প্রবেশ

ভূতা। কর্তাবাব, লোহার সিন্দ্রকের চাবি চেয়েছেন। সতীশ। (কানে কানে) সর্বনাশ মা, সর্বনাশ। নিন্দর গ্রুজ্গর্তির খোঁজ পড়েছে। বিধ্যমুখী। একট্, চুপ কর তুই। কেন রে, চাবি কেন। ভূত্য। কাল কোথায় যাবেন, চেক-বইটা চান। বিধ্যমুখী। আচ্ছা, একট্, সব্র করতে বল, চাবি নিয়ে এখনি যাচিছ।

[ ভূডোর প্রস্থান

সতীশ। মা, লোহার সিন্দ্রক খ্লালেই তো— বিধ্যুখ্যী। একট্র থাম্। আমাকে একট্র ভাবতে দে। সতীশ। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) না, না, এখানে আনতে হবে না, আমি যাচ্ছি।

[ প্রস্থান

স্কুমারী। সতীশ বাসত হয়ে পালাল কেন, বিধ্।

বিধ্মুখী। থালায় করে তার জলখাবার আনছিল কিনা, ছেলের তাই তোমাদের সামনে লজ্জা। স্কুমারী। আহা, বেচারার লজ্জা হতে পারে। ও সতীশ, শোন্ শোন্।

## সতীশের প্রবেশ

—তোর মেসোমশায় তোকে পেলেটির বাড়ি থেকে আইস্ক্রিম খাইয়ে আনবেন, তুই ওঁর সংগে যা। ওগো, যাও-না—ছেলেমান ্যকে একট্র—

সতীশ। মাসিমা, সেখানে কী কাপড় পরে যাব।

বিধ্যুখী। কেন, তোর তো চাপকান আছে।

সতীশ। চাপকান তো পেলেটির খানসামাদেরও আছে। বেমাল্ম দলে মিশে যাব।

স্কুমারী। আর যাই হোক বিধ্, তোর ছেলে ভাগ্যে পৈতৃক পছন্দটা পায় নি, তাই রক্ষা। বাস্তবিক, চাপকান দেখলেই খানসামা কিংবা যাত্রার দলের ছেলে মনে পড়ে। এমন অসভ্য কাপড় আর নেই।

শশধর। এ কথাগ্রলো—

স্কুমারী। চুপি চুপি বলতে হবে? কেন, ভয় করতে হবে কাকে। মন্মথ নিজের পছন্দমতো ছেলেকে সাজ করাবেন আর আমরা কথা কইতেও পাব না?

শশধর। সর্বনাশ! কথা বন্ধ করতে আমি বলি নে। কিন্তু সতীশের সামনে এ-সমস্ত আলোচনা—

স্কুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, বেশ। তুমি ওকে পেলেটির ওথানে নিয়ে যাও।

সতীশ। (জনান্তিকে) মা, লোহার সিন্দুকের চাবি বাবাকে কিছুতেই দিয়ো না—বর্প আমার সেই ঘড়ির কথাটা তুলে ওঁর সংগ্য ঝগড়া বাধিয়ে ভুলিয়ে রেখো।

স্কুমারী। এই-যে মন্মথ আসছেন। এখনি সতীশকে নিয়ে বকাবকি করে অস্থির করে তুলবেন। আয় সতীশ, তুই আমার সঙ্গে আয়— আমরা পালাই।

[ প্রস্থান

#### মন্মথর প্রবেশ

বিধ্নমুখী। সতীশ ঘড়ি ঘড়ি করে কদিন আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। দিদি তাকে একটা রুপোর ঘড়ি দিয়েছেন। আগে থাকতে বলে রাখলেম, তুমি আবার শ্নলে রাগ করবে।

মন্মথ। আগে থাকতে বলে রাখলেও রাগ করব।—শোনো, লোহার সিন্দ্রকের চাবিটা— বিধ্যাখী। তুমি একলা বসে বসে রাগ করো। আমি চললাম, আমি আর সইতে পারছি নে।

[ প্রস্থান

মন্মথ। শশধর, সে-খড়িটা তোমায় ফিরে নিয়ে যেতে হবে।

শশধর। তুমি যে লোহার সিন্দ্ক খ্লতে যাচ্ছিলে, যাও-না।

মন্মথ। সে পরে হবে, কিন্তু ঘড়িটা এখনি তুমি নিয়ে যাও।

শশধর। তুমি তো আচ্ছা লোক। ঘড়ি তো নিয়ে গেলমুম; তার পর থেকে আমার সময়টা কাটবে কী রকম? ঘরের লোকের কাছে জবার্বাদিহি করতে গিয়ে আমাকে যে ঘরছাড়া হতে হবে। মন্মথ। না শশধর, ঠাট্টা নয়, আমি এ-সব ভালোবাসি নে।

শশধর। ভালোবাস না, কিল্তু সহাও করতে হয়। সংসারের এই নিয়ম।

মন্মথ। নিজের সম্বন্ধে হলে নিঃশব্দে সহ্য করতেম। ছেলেকে মাটি করতে পারি না।

শশধর। সে তো ভালো কথা। কিন্তু স্বীলোকের ইচ্ছার একেবারে খাড়া উলটোম্থে চলতে

গোলে বিপদে পড়বে। তার চেয়ে পাশ কাটিয়ে ঘ্ররে গোলে ফল পাওয়া যায়। বাতাস যখন উলটো বয়, জাহাজের পাল তখন আড় করে রাখতে হয়, নইলে চলা অসম্ভব।

মন্মথ। তাই বৃঝি তুমি গৃহিণীর সকল কথাতেই সায় দিয়ে যাও। ভীর্!

শশধর। তোমার মতো অসমসাহস আমার নেই। যাঁর ঘরকল্লার অধীনে চব্দিশ ঘণ্টা বাস করতে হয়, তাঁকে ভয় না করব তো কাকে করব। নিজের স্থাীর সংগ্য বীরত্ব করে লাভ কী। আঘাত করলেও কট, আঘাত পেলেও কট। তার চেয়ে তকের বেলায় গৃহিণীর যুক্তিকে অকাটা বলে কাজের বেলায় নিজের যুক্তিতে চলাই সংপ্রামশ—গোঁয়াতিমি করতে গেলেই মুশ্কিল বাধে। আমি চললেম, যা ভালো বোঝা করো।

[ শশধরের প্রস্থান

## বিধ্যম্খীর প্রবেশ

মন্মথ। তোমার ছেলেটিকে যে বিলাতি পোশাক পরাতে আরম্ভ করেছ, সে আমার পছন্দ নয়। বিধ্নমুখী। পছন্দ ব্রিঝ একা তোমারই আছে। আজকাল তো সকলেই ছেলেদের ইংরেজি কাপড ধরিয়েছে।

মন্মথ। (হাসিয়া) সকলের মতেই যদি চলবে, তবে সকলকে ছেড়ে একটিমাত্র আমাকেই বিয়ে করলে কেন।

বিধ্নাখী। তুমি যদি একমান্ত নিজের মতেই চলবে, তবে একা না থেকে আমাকেই বা তোমার বিয়ে করবার কী দরকার ছিল।

মন্মথ। নিজের মত চালাবার জন্যও যে অন্য লোকের দরকার হয়।

বিধ্নুখ্নী। নিজের বোঝা বহাবার জন্য ধোবার দরকার হয় গাধাকে— কিন্তু আমি তো আর—
মন্মথ। (জিব কাটিয়া) আরে রাম রাম, তুমি আবার সংসারমর্ভূমির আরব ঘোড়া। কিন্তু
সে প্রাণীব্তান্তের তর্ক এখন থাক্। তোমার ছেলেটিকে সাহেব করে তুলো না।

বিধ্যাখী। কেন করব না। তাকে কি চাষা করব।

মন্মথ। লোহার সিন্দ্রকের চাবিটা—

## বিধবা জায়ের প্রবেশ

জা। ভাই, তোমরা এখানে ভালো হয়ে বসেই কথা কও-না। দাঁড়িয়ে কেন। আমি পাশের ঘরে আছি বলে বৃঝি আলাপ জমছে না? ভয় নেই ভাই, আমি নীচের ঘরে যাছি।

[ প্রস্থান

## সতীশের প্রবেশ ও বাপকে দেখিয়াই পলায়ন

মন্মথ। ও কী ও, তোমার ছেলেটিকে কী মাখিয়েছ।

বিধ্ন খী। মুর্ছা ষেয়ো না, ভয়ানক কিছ্ নয়, একট্খানি এসেন্স্ মাত্র। তাও বিলাতি নয়— তোমাদের সাধের দিশি।

মশ্মথ। আমি তোমাকে বার বার বলেছি, ছেলেদের তুমি এ-সমস্ত শৌখিন জিনিস অভ্যাস করাতে পারবে না।

বিধ্নেখী। আচ্ছা, যদি তোমার আরাম বোধ হয় তো কাল থেকে মাথায় কেরোসিন মাথাব, আর গায়ে কাস্ট্র-অয়েল।

মন্মথ। সেও বাজে খরচ হবে। কেরোসিন কাস্টর-অয়েল গায়-মাথায় মাখা আমার মতে অনাবশ্যক।

বিধ্যাখী। তোমার মতে আবশ্যক জিনিস কটা আছে তা তো জানি না, গোড়াতেই আমাকে বোধ হয় বাদ দিয়ে বসতে হয়। মন্মথ। তোমাকে বাদ দিলে যে বাদপ্রতিবাদ একেবারেই বন্ধ হবে। এতকালের দৈনিক অভ্যাস হঠাং ছাড়লে এ বয়সে হয়তো সহা হবে না। যাই হোক, এ কথা আমি তোমাকে আগে থাকতে বলে রাখছি, ছেলেটিকে তুমি সাহেব কর বা নবাব কর, তার খরচ আমি জোগাব না। আমার মৃত্যুর পরে সে যা পাবে, তাতে তার শখের খরচ চলবে না।

বিধ্নমুখী। সে আমি জানি। তোমার টাকার উপরে ভরসা রাখলে ছেলেকে কপ্নি পরানো অভ্যাস করাতেম।

মন্মথ। আমিও তা জানি। তোমার ভাগনীপতি শশধরের 'পরেই তোমার ভরসা। তার সন্তান নেই বলে ঠিক করে বসে আছ, তোমার ছেলেকেই সে উইলে সমস্ত লিখে-পড়ে দিয়ে যাবে। সেই-জন্যই যখন-তখন ছেলেটাকে ফিরিজিগ সাজিয়ে এক-গা গন্ধ মাখিয়ে তার মেসেরে আদর কাড়বার জন্য পাঠিয়ে দাও! আমি দারিদ্রের লজ্জা অনায়সেই সহ্য করতে পারি; কিন্তু ধনী কুট্নেবের সোহাগ-যাচনার লজ্জা আমার সহ্য হয় না।

বিধ্বম্খী। ছেলেকে মাসির কাছে পাঠালেও গায়ে সয় না, এতবড়ো মানী লোকের ঘরে আছি. সে তো প্রে ব্রুতে পারি নি!

### বিধবা জায়ের প্রবেশ

জা। ভাবলমে এতক্ষণে কথা ফ্রিরের গেছে, এইবার ঘরে এসে পানগ্রেলা সেজে রথি। কিন্তু এখনো ফ্রেলে না। মেজেবউ, তোদের ধন্য। আজ সে তোর ন-বছর বয়স থেকে শ্র্র হয়েছে, তব্ব তোদের কথা যে আর ফ্রেলে না! রাচে কুলোয় না, শেষকালে দিনেও দ্বই জনে মিলে ফিস্ ফিস্। তোদের জিবের আগায় বিধাতা এত মধ্ব দিনরাচি জোগান কোথা থেকে, আমি তাই ভাবি। রাগ কোরো না ঠাকুরপো, তোমাদের মধ্রালাপে ব্যাঘাত করব না।

বিধ্নম্খী। না দিদি, আমাদের মধ্রালাপ লোকালয় থেকে অনেক দ্রে গিয়েই করতে হবে, নইলে সবাই দ্লিট দেবে। ওগো, এসো—ছাতে এসো, গোটাকতক কথা বলে রাখি। তুমি আবার নাকি হঠাৎ কাল লঙ্কাশ্বীপে যাচ্ছ—এখানকার হাওয়া তোমার সহ্য হচ্ছে না?

্রেডয়ের প্রস্থান

#### সতীশের প্রবেশ

সতীশ। জেঠাইমা!

জেঠাইমা। কী বাপ!

সতীশ। বাবা কাল ভোরে জাহাজে করে কলন্বো যাবেন, তাই কালই লাহিড়িসাহেবের ছেলেকে মা চা খাওয়াতে ডেকেছেন, তুমি যেন সেখনে হঠাং গিয়ে পোড়ো না।

জেঠাইমা। আমার যাবার দরকার কী, সতীশ।

সতীশ। যদি যাও তো তোমার এ-কাপড়ে চলবে না, তোমাকে-

জেঠাইমা। সতীশ, তোর কোনো ভয় নেই, আমি এই ঘরেই থাকব, যতক্ষণ তোর বন্ধন্র চা খাওয়া না হয় আমি বার হব না।

সতীশ। জেঠাইমা, আমি মনে করছি, তোমার ঐ সামনের ঘরটাতেই তাকে চা খাওয়াবার বন্দোবন্দত করব। এ বাড়িতে আমাদের যে ঠাসাঠাসি লোক—চা খাবার, ডিনার খাবার মতো ঘর একটাও খালি পাবার জো নেই। মার শোবার ঘরে সিন্দর্ক-ফিন্দর্ক কত কী রয়েছে, সেখানে কাকেও নিয়ে যেতে লম্জা করে।

জেঠাইমা। আমার ও ঘরেও তো জিনিসপর—

সতীশ। ওগনলো বার করে দিতে হবে। বিশেষত তোমার ঐ ব'টি-চুপড়ি-বারকোশগনলো কোথাও না লাকিয়ে রাখলে চলবে না। জেঠাইমা। কেন বাবা, ওগ্নলোতে এত লঙ্জা কিসের। তাদের বাড়িতে কি কুটনো কুটবার নিয়ম নেই।

সতীশ। তা জানি নে জেঠাইমা, কিল্তু চা খাবার ঘরে ওগনলো রাখা দস্তুর নয়। এ দেখলে নরেন লাহিড়ি নিশ্চয় হাসবে, বাড়ি গিয়ে তার বোনদের কাছে গল্প করবে।

জেঠাইমা। শোনো একবার, ছেলের কথা শোনো। শণিট-চুপড়ি তো চিরকাল ঘরেই থাকে। তা নিয়ে ভাইবোনে মিলে গল্প করতে তো শ্বনি নি।

সতীশ। তোমাকে আর-এক কাজ করতে হবে. জেঠাইমা— আমাদের নন্দকে তুমি যেমন করে পার এখানে ঠেকিয়ে রেখো। সে আমার কথা শ্লবে না, খালিগায়ে ফস্ করে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবে।

জেঠাইমা। তাকে যেন ঠেকালেম, কিন্তু তোমার বাবা যখন খালি-গায়ে---

সতীশ। তিনি তো কাল কলন্বোয় যাবেন।

জেঠাইমা। বাবা সতীশ, যা মন হয় করিস, কিন্তু আমার ঘরটাতে তোদের ঐ খানাটানাগ,লো---সতীশ। সে ভালো করে সাফ করিয়ে দেব এখন।

্রজেঠাইমার গ্রহথান

## বিধ্যুখীর প্রবেশ

বিধ্নম্খী। পারল্ম না।—জান তো সতীশ, তিনি যা ধরেন তা কিছ্তেই ছাড়েন না। কত টাকা হলে তোমার মনের মতো পোশাক হয় শুনি।

সতীশ। একটা মনিং স্কৃট তো মাসি অর্ডার দিয়েছেন, আর একটা লাউঞ্জ স্কুটে একশো টাকার কাছাকাছি লাগবে। একটা চলনসই ইভনিং ড্রেস দেড়শো টাকার কমে কিছ্কুতেই হবে না। বিধুমুখী। বল কী, সতীশ। এ তো আডাইশো টাকার ধারা, এত টাকা—

সতীশ। মা, ঐ তোমাদের দোষ। এক ফার্কার করতে চাও সে ভালো, আর যদি ভদ্রসমাজে মিশতে হয় তো খরচ করতে হবে। স্বান্দরবনে পাঠিয়ে দাও-না কেন, সেখানে বনের বাঁদররা ড্রেস কোট পরে না — কিন্তু মা, সেই গ্রুড়গর্নাড়! একটা প্ল্যান ভেবেছি, তুমি বাবাকে বলো যে কাল রাত্রে তোমার লোহার সিন্দ্বকের চাবি চুরি গেছে।

বিধন্মনুখী। দেখ্ সতীশ, এদিকে তোর বাবার বিষয়বন্দ্ধি একটন্ও নেই--- কিন্তু ওঁকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত। ধরা পড়ে যাবি।

সতীশ। ধরা তোঁ এক সময় পড়বই। আপাতত কোনো রকম ক'রে— তা ছাড়া কাল তো উনি কলন্বোয় যাচ্ছেন, ইতিমধ্যে যা হয় একটা উপায় করা যাবে। যথেষ্ট সময় পেলে নেকলেসটা চাই কি ফিরিয়েও নিতে পারি। অনেক ভেবে দেখলমুম শেষকালে— ঐ যে বাবা আসছেন। মা, এখনি, আর দেরি কোরো না।

সেতীশের প্রস্থান

#### শশ্বর ও মন্মথর প্রবেশ

বিধ্বম্খী। ওগো শ্বনছ, সর্বনাশ হয়েছে। কাল রাত্রে লোহার সিন্দ্বকের চাবি চুরি গেছে। শশধর। সে কী কথা, বউ। কোথায় চাবি রেখেছিলে, কে করলে এমন কাজ।

বিধ্নম্খী। তাই তো ভাবছি, হয়তো নতুন বেহারাটা—

শশধর। মন্মথ, তুমি যে একেবারে অবিচলিত? একবার খোঁজ করে দেখো।

মন্মথ। কোনো লাভ নেই।

শশধর। কী গেল না-গেল, সেটা তো একবার দেখাও চাই।

মন্মথ। কিছন নিশ্চর গেছে, শন্ধন চাবি নিয়ে ঝম্ঝামিয়ে বেড়াবে, চোরের এমন শথ প্রায় থাকে না।

শশধর। কিন্তু কে চোর, সেটাও তো বের করা চাই।

মন্মথ। সাধ্রর চেয়ে যার দরকার অনেক বেশি, সেই হয় চোর।

শশধর। আমি কি তোমার কাছে চোরের ডেফিনিশন চাচ্ছি। বলছি—সন্ধান করা চাই তো?

মন্মথ। (উত্তেজনার সহিত) না, চাই নে, চাই নে। ভিতরে যে আছে তাকে বাইরে সন্ধান করতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

শশধর। কী বলছ, মন্মথ। চলো-না একবার দেখেই আসা যাক।

মন্মথ। নিজ্ফল, নিজ্ফল, আমার দেখাশোনা হয়ে গেছে।

শশধর। অতত কালকে কলন্দ্রো যাওয়াটা স্থাগিত রাখো, একটা পত্নলিস-তদন্ত করাও।

মন্মথ। কলম্বোর চেয়ে আরো অনেক দ্রে যাওয়া দরকার—সাউথ পোলে যেখানে থাকে পেংগ্রিন পাথি, যেখানে থাকে সিন্ধ্যোটক— সেখানে চাবিও চুরি যায় না, আর প্রালস-তদন্তর ঠাট বসাতে হয় না।

শশধর। বউ, তুমি যে একেবারে চুপ, মুখ হয়ে গেছে সাদা। চলো বরণ্ড তোমাতে আমাতে একবার—

## ভূত্যের প্রবেশ

ভূতা। সাহেববাড়ি থেকে এই কাপড় **এসেছে।** মন্মথ। নিয়ে যা, কাপড় নিয়ে যা, এখনি নিয়ে যা।

[ভূতোর প্রস্থান

শশধর। আহা, আহা, করছ কী মন্মথ। কাপড় ফিরিয়ে দিয়ে তুমি আমাকেই—

মন্মথ। ঐ কাপড়গ,লোতেই আছে চাবি-চুরির ব্যাকটিরিয়া— টাকা-চুরির বীজ- - এই আমি তোমাকে বলে গেল,ম।

মেন্মথর প্রস্থান। বিধ্যম্খীর মেজের উপর উপর্ড হইয়া পড়িয়া কালা

শশধর। বউ, ছি ছি, এমন করে কাঁদতে নেই। ওঠো ওঠো।

বিধন্মন্থী। রায়মশায়, আমার বেক্টে সন্থ নেই।

শশধর। কিছুই ব্রুতে পারছি নে। মন্মথ কাকে সন্দেহ করছে? সতীশকে নাকি?

বিধ্মাখী। নিজের ছেলেকে যদি সন্দেহ না করবে, তবে বাপ কিসের। যদি মা হত, ছেলেকে গর্ভে ধারণ করত, তা হলে ব্ঝত, ছেলে বলতে কী ব্ঝায়। গেছে তো গেছে, নাহয় সোনার গ্রুড়-গর্নিড়াই গেছে, আমার সতীশ কি ওঁর সোনার গ্রুড়গর্নিড়র চেয়ে কম দামের।

শশধর। সোনার গ্রুড়গ্রভির কথা কী বলছ। সিন্দ্রক থেকে কী গেছে, দেখেছ নাকি।

বিধ্মুখী। হাঁ, তা—না দেখি নি। আমি বলছি ওঁর সিন্দুকে সেই গ্রুড়গর্ড়ি ছাড়া আর তো দামি জিনিস নেই—তা সেটা যদি চুরি হয়েই থাকে, তাই বলেই কি ছেলেকে সন্দেহ।

শশধর। তোমার সন্দেহটা কাকে, বউ।

বিধ্মুখী। কেন। ওঁর তো সেই বড়ো ভালোবাসার উড়ে বেয়ারা আছে— বনমালী। তার হাতেই তো ওঁর সব। সে হল ভারি সাধ্, ধর্ম প্র ধ্বধিষ্ঠির। একট্ব ইশারাতেও বলো দেখি প্রনিস দিয়ে তার বাক্স তল্লাস করতে, হাঁ-হাঁ করে মারতে আসবেন— সে তো ওঁর ছেলে নয়, ওঁর বেয়ারা, তাই তার পরে এত ভালোবাসা।

শশধর। কিছু, মনে কোরো না বউ, আমি খাচ্ছি, ওকে ব্রব্ধিয়ে বলছি।

[ প্রাম্থান

### সতীশের দ্রত প্রবেশ

সতীশ। মা, ভয়ানক বিপদ।

বিধ্নম্খী। আবার কী হল। বংকের ধড়্ধড়ানি এক মুহুত থামতে দিল না।

সতীশ। সেই যে মতি পাল, যার কাছে টাকা ধার নিয়েছিল ম, সে বাবার কাছে চিঠি দিয়ে লোক পাঠিয়েছে দেখল ম— এতক্ষণে বোধ হয়—

বিধ্নুখী। সর্বনাশ! যা, তুই রায়মশায়কে শিগগির আমার কাছে পাঠিয়ে দে, এখনো তিনি যান নি।

সেতীশের প্রস্থান

#### মন্মথর প্রবেশ

মন্মথ। এই দেখো চিঠি। পড়ে দেখো। বিধ্যম্খী। না, আমি পড়তে চাই নে।

মন্মথ। পড়তেই হবে।

বিধ্ম খী। (চিঠি পড়িয়া) তা কী হয়েছে।

মন্মথ। বেশি কিছু না, চুরি হয়েছে, আমার গ্রুড়গর্যুড় চুরি।

বিধ্নম্খী। নিজের ছেলে নিয়েছে, তাকে বল চুরি? বলতে তোমার জিব টাক্রায় আটকে গেল না?

মন্মথ। যে কথা বলতে জিব আটকে যাওয়া উচিত ছিল, সে কথা তুমিই বলেছ।

বিধ্ম খী। কী বলেছি।

মন্মথ। সেই চাবি-চুরির মিথ্যে গলপ।

বিধ্নাখী। বেশ করেছি। নিজের ছেলের জন্যে বলেছি— তার বাপের হাত থেকে তার প্রাণ বাঁচাবার জন্যে বলেছি।

মন্মথ। প্রাণ বাঁচালেই কি বাঁচানো হল।

বিধ্নমুখী। অনেক হয়েছে; আর ধর্ম-উপদেশ শ্নতে চাই নে। এখন ছেলের উপর কোন্ জল্লাদি করতে চাও, খোলসা করে বলো।

মন্মথ। পর্লিসে খবর দেব।

বিধনুম্খী। দাও-না। চাবি আমার হাতে ছিল, আমিই তো চুরি করে ওকে দিয়েছি। যাক আমাকে নিয়ে জেলে, সেখানে আমি সনুখে থাকব। অনেক সনুখে, এর চেয়ে অনেক সনুখে; মনে হবে স্বর্গে গেছি।

মন্মথ। দরকার নেই; তোমাদের কোথাও যেতে হবে না, অনেকদিন আগেই যার যাওয়া উচিত ছিল, সে-ই একলা যাবে।

[ প্রস্থান

#### শশধরের প্রবেশ

শশধর। আমাকে এ বাড়িতে দেখলে মন্মথ ভয় পায়। ভাবে কালো কোর্তা ফরমাশ দেবার জন্য ফিতা হাতে তার ছেলের গায়ের মাপ নিতে এসেছি। ওর আবার ব্বকের ব্যামো, ভয় হয় পাছে আমাদের কথায় উত্তেজিত হয়ে ওর বিপদ ঘটে। যা হোক, আজ এ ব্যাপারটা কী হল। তুমি বললে চাবি-চুরি, যেরকমটা দেখা যাছে তাতে কথাটা—

বিধ্মুখী। সবই তো শ্নেছ। বলতে গেলে সতীশেরই জিনিস, ওরই আপন প্রপিতামহের। আজ বাদে কাল ওরই হাতে আসত, সেইটে নিয়েছে বলেই—

শশধর। তা যা বল বউ, काজটা ভালো হয় নি, ওটা চুরিই বটে।

বিধ্নম্খী। তাই যদি হয়, তবে প্রপিতামহের দান সতীশকে নিতে না দিয়ে উনি সেটা তালাবন্ধ করে রেখেছেন, সেও কি চুরি নয়। এ-গাড়গাড়ি কি ওঁর আপন উপার্জনের টাকায়।

#### সতীশের প্রবেশ

শশধর। কী সতীশ, খরচপত্র বিবেচনা করে কর না, এখন কী মুশকিলে পড়েছ দেখো দেখি।

সতীশ। মুশকিল তো কিছুই দেখি নে।

শশধর। তবে হাতে কিছু আছে ব্রিঝ? ফাঁস কর নি।

সতীশ। কিছু তো আছেই।

শশধর। কত।

সতীশ। আফিম কেনবার মতো।

বিধ্নাখী। (কাঁদিয়া উঠিয়া) সতীশ, ও কী কথা তুই বলিস, আমি অনেক দৃঃখ পেয়েছি, আমাকে আর দংখাস নে।

শশধর। ছি ছি, সতীশ। এমন কথা যদি-বা কখনো মনেও আসে, তব্ কি মা'র সামনে উচ্চারণ করা যায়। বড়ো অন্যায় কথা।

সতীশ। (জনান্তিকে) মা, তোমাকেও বলে রাখি, আমি যেমন করে পারি সেই নেকলেসটা ফিরিয়ে এনে বাবার গা্ডগা্ডি উম্পার করে তাঁর হাতে দিয়ে তবে এ বাড়ি থেকে ছা্টি নেব। বাবার সম্পত্তি যে আমার নয়, এ কথাটা খা্ব স্পন্ট করে বাঝতে পেরেছি। আর যাই হোক, আমার প্রাণটা তো আমার, এটা তো বাবার লোহার সিন্দাকে বাঁধা পড়ে নি. এটা তো রাখতেও পারি ফেলতেও পারি।

## স্কুমারীর প্রবেশ

বিধ্নম্খী। দিদি, সতীশকে রক্ষা করো। ও কোন্দিন কী করে বসে। আমি তো ভয়ে বাঁচি নে। ও যা বলে, শানে আমার গা কাঁপে।

স্কুমারী। কী সর্বনাশ! সতীশ, আমার গা ছঃরে বল্, এমন-সব কথা মনেও আনবি নে। চুপ করে রইলি যে? লক্ষ্মী বাপ আমার। তোর মা-মাসির কথা মনে করিস।

সতীশ। জেলে বসে মনে করার চেয়ে এ-সমস্ত হাস্যকর ব্যাপার জেলের বাইরে চুকিয়ে ফেলাই ভালো।

স্কুমারী। আমরা থাকতে তোকে জেলে কে নিয়ে যাবে।

সতীশ। পেয়াদা।

স্কুমারী। আচ্ছা, সে দেখব কত বড়ো পেয়াদা; ওগো, এই টাকাটা ফেলে দাও-না, ছেলে-মান্মকে কেন কণ্ট দেওয়া।

শশধর। টাকা ফেলে দিতে পারি, কিন্তু মন্মথ আমার মাথায় ই'ট ফেলে না মারে।

সতীশ। মেসোমশাই, সে-ইউ তোমার মাথায় পেশছবে না, আমার ঘাড়ে পড়বে। একে এক্জামিনে ফেল করেছি, তার উপর দেনা; এর উপরে জেলে যাবার এতবড়ো সনুযোগটা যদি মাটি হয়ে যায়, তবে বাবা আমার সে-অপরাধ মাপ করবেন না।

বিধ্মুখী। সতি্য দিদি। সতীশ মেসোর টাকা নিয়েছে শ্বনলৈ তিনি বোধ হয় ওকে বাড়ি থেকে বার করে দেবেন।

স্কুমারী। তা দিন-না। আর কি কোথাও বাড়ি নেই নাকি। ও বিধ্ব, সতীশকে তুই আমাকেই দিয়ে দে-না। আমার তো ছেলেপ্রলে নেই, আমিই নাহয় ওকে মানুষ করি? কী বলো গো।

শশধর। সে তো ভালোই। কিন্তু সতীশ যে বাঘের বাচ্ছা, ওকে টানতে গেলে তার মুখ থেকে প্রাণ বাঁচানো দায় হবে।

স্কুমারী। বাঘমশায় তো বাচ্ছাটিকে জেলের পেয়াদার হাতেই সমপ'ণ করে দিয়েছেন, আমরা যদি তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে যাই, এখন তিনি কোনো কথা বলতে পারবেন না।

শশধর। বাঘিনী কী বলেন: বাচ্ছাই বা কী বলে।

স্কুমারী। যা বলে আমি জানি, সে কথা আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না। তুমি এখন দেনাটা শোধ করে দাও।

विध्याभी। मिनि!

স্কুমারী। আর দিদি-দিদি করে কাঁদতে হবে না। চল্ তোর চুল বেংধে দিই গে। এমন ছিরি করে তোর ভগনীপতির সামনে বার হতে লম্জা করে না?

্রশশধর ব্যতীত সকলের প্রস্থান

#### মন্মথর প্রবেশ

শশধর। মন্মথ, ভাই তুমি একট্র বিবেচনা করে দেখো—

মন্মথ। বিবেচনা না করে তো আমি কিছুই করি না।

শশধর। তবে দোহাই তোমার, বিবেচনা একট্ব খাটো করো। ছেলেটাকে কি জেলে দেবে। তাতে কি ওর ভালো হবে।

মন্মথ। তা জানি নে, কিন্তু যার যেটা প্রাপ্য, সে তাকে পেতেই হবে।

শশধর। প্রাপ্যের চেয়েও বড়ো জিনিস আছে, তার 'পরেও মানুষের দাবি থাকা অন্যায় নয়। মন্মথ। মিথ্যে আমাকে বলছ। হয়তো সব দোষ আমারই, একলা আমারই! তার শাস্তিও যথেষ্ট পেয়েছি। এখন তোমরাই যদি সংশোধনের ভার নাও তো নাও, আমি নিম্কৃতি নিলুম।

্র উভয়ের প্রস্থান

#### সতীশের বেগে প্রবেশ

সতীশ। (উচ্চস্বরে) মা. মা!

## বিধ্যুখীর প্রবেশ

বিধুমুখী। কী সতীশ, কী হয়েছে।

সতীশ। ঠিক করেছি, যেমন করে হোক নেকলেসটা নেলির কাছ থেকে ফিরিয়ে আনবই। বিধঃমুখী। কী ছুতো করবি।

সতীশ। কোনো ছন্তোই না। সতিয় কথা বলব। নেলির কাছে আমি কিছনু লনুকোব না। বিধ্যাখী। না না সে কি হয়।

সতীশ। বলব গ্রন্ডগ্রন্ডির কথা—বলব আমার অবস্থা কত খারাপ। আমি নেলিকে ফাঁকি দিতে পারব না।

বিধন্মনুখী। সতীশ, আমার কথা শোন্, বিয়েটা আগে হোক, তার পরে সত্যি মিথ্যে যা ইচ্ছে তোর তাই বলিস।

সতীশ। সে আমি কিছ্বতে পারব না। আমি জানি, নেলি একট্বও মিথো সইতে পারে না। আমি কিছ্বু লুকোব না। আগাগোড়া সব বলব।

বিধন্মন্থী। তার **পরে**?

সতীশ। (ললাট আঘাত করিয়া) তার পরে কপাল!

## তৃতীয় দৃশ্য

## মিস্টার লাহিড়ির বাড়িতে টেনিস ক্ষেত্র

নলিনী। ও কী সতীশ, পালাও কোথায়।

সতীশ। তোমাদের এখানে টেনিসপার্টি জানতেম না, আমি টেনিসস্ট পরে আসি নি। নলিনী। জন্বলের যত বাছ্রে আছে সকলেরই তো এক রঙের চামড়া হয় না, তোমার নাহয় ওরিজিন্যাল বলেই নাম রটবে। আচ্ছা, আমি তোমার স্ক্রিধা করে দিচ্ছি।— মিস্টার নন্দী, আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।

নন্দী। অন্বরোধ কেন, হ্রুম বল্ন-না— আমি আপনারই সেবাথে।

র্নালনী। যদি একেবারে অসাধ্য বোধ না করেন তো আজকের মতো আপনারা সতীশকে মাপ করবেন—ইনি আজ টেনিসসটে প'রে আসেন নি। এতবড়ো শোচনীয় দুর্ঘটনা!

নন্দী। আপনি ওকালতি করলে খুন, জাল, ঘর-জনালানোও মাপ করতে পারি। টেনিসস্ট না পারে এলেই যদি আপনার এত দয়া হয়, তবে আমার এই টেনিসস্টটা মিস্টার সতীশকে দান কারে তাঁর এই—এটাকে কী বলি! তোমার এটা কী স্ট, সতীশ। থিচুড়ি-স্টেই বলা যাক্— তা আমি সতীশের এই থিচুড়ি-স্টটা পরে রোজ এখানে আসব। আমার দিকে যদি স্বর্গের সম্পত্র স্বাধ চন্দ্র তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, তব্ লজ্জা করব না। সতীশ, এ কাপড়টা দান করতে যদি তোমার নিতাশ্তই আপত্তি থাকে, তবে তোমার দর্জির ঠিকানাটা দিয়ো। ফ্যাশানেবল ছাঁটের চেয়ে মিস লাহিড়ির দয়া অনেক ম্লাবান।

নলিনী। শোনো, শোনো সতীশ, শ্বনে রাখো। কেবল কাপড়ের ছাঁট নয়, মিণ্ট কথার ছাঁদও তুমি মিস্টার নন্দীর কাছে শিখতে পার। এমন আদর্শ আর পাবে না। বিলাতে ইনি ডিউক-ডাচেস ছাড়া আর কারো সংখ্য কথাও কন নি! মিস্টার নন্দী, আপনাদের সময় বিলাতে বাঙালি ছাত্র কে কে ছিল।

নন্দী। আমি বাঙালিদের সংগে সেখানে মিশি নি।

নলিনী। শ্নছ সতীশ, রীতিমত সভ্য হতে গেলে কত ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলতে হয়। তুমি বোধ হয় চেণ্টা করলে পারবে। টেনিসস্ট সম্বশ্ধে তোমার যেরকম স্ক্রু ধর্মজ্ঞান, তাতে আশা হয়।

্অনাত্র গমন

সতীশ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) নেলিকে আজ পর্যন্ত ব্রুবতেই পারলেম না।

## চার্বালা নন্দীর কাছে আসিয়া

চার্। মিষ্টার নন্দী, সনুশীলের সংখ্য আমার একটা কথা নিয়ে ঘোর তর্ক হয়ে গেছে, আপনাকে তার নিষ্পত্তি করে দিতে হবে— আমি বাজি রেথেছি—

নন্দী। যদি আমার উপরেই নিষ্পত্তির ভার থাকে তা হলে বাজিতে আপনি নিশ্চয়ই জিতবেন।

চার্। না না, আগে কথাটা শ্নুন—তার পরে বিচার ক'রে—

নন্দী। যাদের ফেথ্নেই সেই নাস্তিকরাই সব কথা আগাগোড়া শোনে, বিচার করে—কিন্তু মান্বের মনের মধ্যে কতকগ্লি জিনিস আছে, শাস্তে যাদের বলে অন্ধ। আমি দেবী-ওয়ারশিপার, অন্ধভক্ত।

চার,। আপনার কথা শ্নলেই স্পদ্ট ব্রুতে পারি, আপনি অক্স্ফোর্ডে পড়েছেন। এখন আমাদের বাজির কথাটা শ্নুন্ন। স্শীল বলতে চায়, আমার এই শাড়ির রঙের সংশ্য আমার এই জ্বতার রঙ মানায় না।

নন্দী। সাশীল নিশ্চয় রঙকানা। আপনার শাড়ির সংশ্যে জনুতাের চমংকার ম্যাচ হয়েছে। যদি মাপ করেন তাে বলি, আপনার এই রামালটার রঙ—

চার্। এ ব্রিঝ আমার র্মাল? এ-যে নেলির—সে জাের করে আমাকে দিলে—বহরমপ্র না কােথা থেকে এই ফ্লকাটা ম্সলমানি ফ্যাশানের র্মাল কিনেছে। আমাকে বললে, সাজের মধ্যে অন্তত একটা দিশি জিনিস থাক।

নন্দী। আই সী— মিস বোস, আপনি টেনিসের নেক্স্ট্ সেটে পার্টনার ঠিক করেছেন? চার্। না।

নন্দী। আমাকে যদি সিলেক্ট করেন, তা হলে দেখতে পাবেন, আপনার শাড়ির সংগে জত্তোর যেরকম ম্যাচ হয়েছে, টেনিসে আপনার সংগে আমার তার চেয়ে খারাপ ম্যাচ হবে না।

চার্। আপনাকে পার্টনার পেলে তো জিতবই। আমি ভেবেছিলেম, নেক্ট্ সেটে আপনি ব্ঝি নেলির সংগে এন্গেজ্ড্।

नन्ती। ना, she wanted to be excused।

চার্। ওঃ, বোধ হয় সতীশের সংগে কথা আছে। আমি তো ব্রুতে পারি নে সতীশের মধ্যে নলিনী কী-যে দেখেছে!

নন্দী। দেখেছে ওর মন্মেন্টাল অ্যাব্সাডিটি, আর তার চেয়ে অ্যাব্সাড ওর - থাক্, সে-কথা থাক্।

চার্। কিন্তু ওর মতো অতবড়ো অযোগ্য লোককে—

নন্দী। অযোগাতা হচ্ছে শ্নাপেয়ালা, কুপা দিয়ে ভরা সহজ।

চার্। শ্ব্ধ, কেবল কুপা! ছি! শ্রুণ্ধা কি তার চেয়ে বড়ো নয়। চল্বন খেলতে। কিন্তু আপনি তো জানেন, আমি ভারি বিশ্রী খেলি।

নন্দী। খেলায় আপনি হারতে পারেন, কিন্তু বিশ্রী খেলতে কিছ্তুতেই পারেন না। চারা। খ্যাংক্সূ।

্রেউভয়ের গ্রাম্পান

### নলিনীর প্রবেশ

নলিনী। কী সতীশ, এখনো যে তোমার মনের খেদ মিটল না। টেনিসকোর্তার শোকে তোমার হদয়টা যে বিদীর্ণ হয়ে গেল। হায় হায়, কেতোহায়া অভাগা হদয়ের সাল্ফনা জগতে কোণাল আছে—দরজির বাড়ি ছাড়া!

সতীশ। আমার হৃদয়টার ঠিকানা যদি জানতে, তা হলে খুব বেশি দ্বে তাকে খুঁজে বেড়াতে হত না।

নলিনী। (করতালি দিয়া) রাভো! মিস্টার নন্দীর দৃষ্টান্তে মিষ্ট কথার আমদানি শ্রুর্ হয়েছে। উয়তি হবে ভরসা হচ্চে। একো, একট্ব কেক খেয়ে যাবে: মিষ্ট কথার প্রুষ্কার মিষ্টাদ্র। সতীশ। না, আজ আর খাব না, আমার শ্রীরটা—

নলিনী। সতীশ, আমার কথা শোনো—টেনিসকোর্তার খেদে শরীর নন্ট কোরো না। কোর্তা জিনিসটা জগতের মধ্যে সেরা জিনিস, কিন্তু এই তুচ্ছ শরীরটা না হলে সেটা ঝুলিয়ে বেড়াবার স্ক্রিধা হয় না।

সতীশ। নেলি, আজ তোমাকে একটা খ্ব বিশেষ কথা বলতে এসেছি—

র্নালনী। না না, বিশেষ কথার চেয়ে সাধারণ কথা আমি ভালোবাসি।

সতীশ। যেমন করে হোক বলতেই হবে, নইলে বাঁচব না, তার পরে যদি বিদায় করে দাও তবে মাথা হে'ট করে জন্মের মতোই—

নলিনী। সর্বনাশ! সহজে বলবার কথা পৃথিবীতে এত আছে যে, চমক-লাগানো কথা না বললেও সময় কেটে যায়। আমারও বলবার কথা একটা আছে, তার পরে যদি সময় থাকে তুমি বোলো।

সতীশ। আচ্ছা, তাই আগে বলে নাও, কিন্তু আগার কথা **শ্নতেই হবে**।

নলিনী। বলবার জন্যেই ভোমাকে ডেকেছি, বলে নিই; রাগ কোরো না।

সতীশ। তুমি ডেকেছ বলে রাগ করব, আমি এত বড়ো স্যাভেজ?

নলিনী। সকল সময়েই নন্দীসাহেবের চেলাগিরি কোরো না। বলো দেখি, আমার জন্মদিনে তুমি আমাকে অমন দামি জিনিস কেন দিলে। সেই তোমার নেকলেস?

সতীশ। নেকলেস? সেটা কি তবে—

নলিনী। ভুল ব্ঝো না- জিনিসটা খ্ব ভালো। কিন্তু তুমি য়ে ঐটে কেনবার জনো-

সতীশ। নেলি, চুপ চুপ, তোমার মুখে আমি সে কথা শ্লতে পারব না। কে তোমাকে কী বলেছে, সব মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা—

নলিনী। হঠাৎ অমন থেপে উঠলে কেন। কী মিথ্যে কথা? নেকলেসটা তুমিই আমাকে দিয়েছ, সেও কি মিথ্যে কথা।

সতীশ। না, না। হাঁ, তা হতেও পারে, এক রকম করে দেখলে হয়ভো—

নলিনী। নেকলেস এক রকম করে ছাড়া আর ক'রকম করে দেখা যায়? কথা উঠতে না উঠতেই আগে থাকতেই তুমি যেন---

সতীশ। আছা, তা বলো, কী বলছিলে বলো।

নলিনী। কিচ্ছু না, খুব সাদা কথা, অমন দামি জিনিস অংমাকে কেন দিলে।

সতীশ। আচ্ছা বেশ, তা হলে আমাকে ফিরিয়ে দাও।

নলিনী। ঐ দেখো, আবার অভিমান।

সতীশ। আমার মতো অকথার লোকের অভিমান কিসের। দাও. তবে ফিরিয়েই দাও।

নলিনী। অমন সূর কর যদি তোমার সংগ্যে মন খুলে কথা কওয়াই শন্ত হয়। একট্ন শান্ত হয়ে শোনো আমার কথা। মিস্টার নন্দী আমাকে নির্বোধের মতো একটা দামি ব্রেসলেট পাঠিয়ে- ছিলেন, ভূমি অমনি নির্বাণিধতার সূর চড়িয়ে তার চেয়ে দামি একটা নেবলেস গঠোৱে গেলে কেন।

সতীশ। সেটা বোঝবার শত্তি থাকলেই তো মান্ববের কোনো ম্শাকিল ঘটে না। যে-অবস্থায় লোকের বিবেচনাশক্তি থাকে না সে-অবস্থাটা তোমার একেবারে জানা নেই বলে তুমি রাগ কর, নেলি।

নলিনী। আমার সাত জন্মে জেনে কাজ নেই। কিন্তু ও নেকলেস তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

সতীশ। ফিরে দেবে?

র্নালনী। দেব। বাহাদরের দেখাবার জন্য যে-দান, আমার কাছে সে-দানের মূল্য নেই।

সতীশ। বাহাদ্বরি দেখাবার জন্যে! এমন কথা তুমি বললে? অন্যায় বলছ, নেলি।

নলিনী। আমি কিছুই অনাায় বলছি নে—তুমি যদি আমাকে একটি ফুল দিতে আমি চের বেশি খুশি হতেম। তুমি যখন-তখন প্রায়ই মাঝে-মাঝে আমাকে কিছু-না-কিছু দামি জিনিস পাঠাতে আরম্ভ করেছ। পাছে তোমার মনে লাগে বলে আমি এতদিন কিছু বলি নি। কিন্তু ক্রমেই মাত্রা বেড়ে চলেছে, আর আমার চুপ করে থাকা উচিত নয়। এই নাও তোমার নেকলেস।

সতীশ। আচ্ছা, তবে নিল্ম।

হাতে লইয়া অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া ধ্বলায় ফেলিয়া দিল

নলিনী। ও কী হল।

সতীশ। ভেবেছিল্বম ওর দাম আছে, ওর কোনো দাম নেই।

নলিনী। (তুলিয়া লইয়া) তুমি রাগই কর আর যাই কর, আমার যা বলবার তোমাকে বলবই। আমি তো তোমাকে ছেলেবেলা থেকেই জানি, আমার কাছে ভাঁজিয়ো না। সত্য করে বলো, তোমার কি অনেক টাকা ধার হয় নি।

সতীশ। (চমকিয়া উঠিয়া) কে বললে ধার হয়েছে। কে বললে তোমাকে। একজন কেউ আছে, সৈ লাগালাগি করছে। তার নাম বলো: আমি তাকে—

নলিনী। আজ তোমার কী হয়েছে বলো তো।

সতীশ। বলতেই হবে তোমাকে কে বলেছে আমার ধারের কথা। আমি তাকে দেখে নিতে চাই। নলিনী। কেউ বলে নি। আমি তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারি। আমার জন্য তুমি এমন অন্যায় কেন করছ।

সতীশ। সময়বিশেষে লোকবিশেষের জন্যে মান্য প্রাণ দিতে ইচ্ছে করে; আজকালকার দিনে

প্রাণ দেবার ভদু উপায় খংজে পাওয়া যায় না— অন্তত ধার করার দ্বঃখট্রকু স্বীকার করবার যে-স্থ তাও কি ভোগ করতে দেবে না। আমার পক্ষে যা মৃত্যুর চেয়েও দ্বঃসাধ্য, আমি তোমার জন্যে তাই করতে চাই নেলি, একে যদি তুমি নন্দীসাহেবের নকল বল তবে আমার পক্ষে মর্মাণিতক হয়।

নিলেনী। আচ্ছা, তোমার যা করবার তা তো করেছ— তোমার সেই ত্যাগস্বীকারটাকু আমি নিলেম— এখন এ জিনিসটা ফিরে নাও।

সতীশ। তবে দাও, তাই দাও। যদি আমার অন্তরের কথাটা ব্বেথ থাক, তা হলে—

नीननी। थाक् थाक् जन्ज्दात कथा जन्मत्रभटलारे थाक्। त्नकलामणे এरे निरा याउ।

সতীশ। (হাতে লইয়া দীর্ঘ শ্বাস ফেলিয়া) সেই ভালো, তবে যাই। (কিছু দুর গিয়া ফিরিয়া আসিয়া) দয়া করো নেলি, দয়া করো— যদি আমাকে ফিরিয়ে নিতে হয়, তবে ওটা গলায় ফাঁস লাগিয়ে দম বন্ধ করে আমার পক্ষে মরা ভালো।

নলিনী। দেনা তুমি শোধ করবে কী করে।

সতীশ। মার কাছ থেকে টাকা পাব।

নিলনী। ছি ছি, তিনি মনে করবেন, আমার জন্যই তাঁর ছেলের দেনা হচ্ছে। সতীশ, তোমার এই নেকলেসটা হাতে করে নেওয়ার চেয়ে ঢের বেশি করে নিয়েছি, এই কথাটা তোমাকে ব্রেথ দেখতে হবে। নইলে কখনোই তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পারতুম না। দিলে অপমান করা হত। ব্রুতে পারছ?

সতীশ। সম্পূর্ণ না।

নলিনী। তোমার দান-করাকেই আমি বেশি মান দিয়েছি বলেই তোমার দানের জিনিসকে অনায়াসে তাাগ করতে পারি। মনে করো-না, এটা হারিয়ে গেছে, সেই হারানোতে তোমার দান তো একট্রও হারায় না।

সতীশ। ঠিক বলছ, নেলি?

নিলনী। ঠিক বলছি। আমি যেমন সহজে এটি তোমার হাতে ফিরিয়ে দিচ্ছি, তেমনি সহজে তুমি এটি আমার হাত থেকে ফিরে নাও। তা হলে আমি ভারি খুশি হব।

সতীশ। খ্রিশ হবে? তবে দাও। (নেকলেস লইয়া) কিন্তু যে-হাত দিয়ে তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিলে, সেই হাতেই তুমি আর-একজনের ব্রেসলেট পরেছ, সে যেন আমাকে—

নলিনী। ওতে কন্যার হাত নেই সতীশ, আছে কন্যাকর্তার হাত। বাবা বিশেষ করে বলেছিলেন, আজ—

সতীশ। আচ্ছা, ঐ ব্রেসলেট চিরদিনই তোমার হাতে থাক্— এই নেকলেস কেবল কিছ্ক্লণের জন্যে গলায় পরো, তার পরে আমি নিয়ে যাব।

নলিনী। পরলে বাবা রাগ করবেন।

সতীশ। কেন।

নলিনী। তা হলে এই ব্রেসলেট পরার দাম কমে যাবে— ফের মূখ গৃশ্ভীর করছ?

সতীশ। কথাটা কি খ্ব প্রফল্ল হবার মতো।

নলিনী! নয় তো কী। তোমার কাছে যে আমি এত খুলে কথা বলি, তার কোনো দাম নেই? অকৃতজ্ঞ! মিস্টার নন্দীর সঙ্গে আমি এমন করে কইতে পারতুম? এবার কিন্তু টেনিসকোর্ট্থেকে যাও।

সতীশ। কেন যেতে বলছ, নেলি। এখানে আমাকে মানায় না?

निनी। ना भानाश ना।

সতীশ। চাঁদনির কাপড় পরি বলে?

নলিনী। সে একটা কারণ বৈকি।

সতীশ। তুমি আমাকে এমন কথা বললে?

নলিনী। আমি যদি তোমাকে সত্যি কথা বলি, খ্রিশ হোয়ো, অন্যে বললে রাগ করতে পার।

সতীশ। তুমি আমাকে অযোগ্য বলে জান, এতে আমি খ্রিশ হব?

নলিনী। এই টেনিসকোর্টের অযোগ্যতাকে তুমি অযোগ্যতা বলে লঙ্জা পাও? এতেই আমি দব চেয়ে লঙ্জা বোধ করি। তুমি তো তুমি, এখানে স্বয়ং বৃষ্ধদেব এসে যদি দাঁড়াতেন, আমি দ্বই হাত জ্যেড় করে পায়ের ধ্বলো নিয়েই তাঁকে বলতুম, ভগবান, লাহিড়িদের বাড়ির এই টেনিসকোর্টে আপনাকে মানায় না, মিস্টার নন্দীকে তার চেয়ে বেশি মানায়। শ্বনে কি তখনি তিনি হার্মানের বাড়ি ছুটতেন টেনিসস্ট অর্ডার দিতে।

সতীশ। বুদ্ধদেবের সঙ্গে—

নলিনী। তোমার তুলনাই হয় না, তা জানি। আমি বলতে চাই, টেনিসকোটের বাইরেও একটা মৃত্ত জগৎ আছে— সেখানে চাঁদনির কাপড় পরেও মন্যাত্ব ঢাকা পড়ে না। এই কাপড় পরে বাদি এখনি ইন্দ্রলোকে যাও তো উর্বশী হয়তো একটা পারিজাতের কুণ্ড় ওর বাট্ন্হোলে পরিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হবে না--- অবিশ্যি তোমাকে যদি তার পছন্দ হয়।

সতীশ। বাট্ন্হোল তো এই রয়েছে, গোলাপের কুর্ণিড়ও তোমার খোঁপায়—এবারে পছন্দর পরিচয়টা কি ভিক্ষে করে নিতে পারি।

নলিনী। আবার ভুলে যাচ্ছ, এটা স্বর্গ নয়, এটা টেনিসকোট ।

সতীশ। এটা যে দ্বর্গ নয়, সেইটে ভুলতে পারি নে বলেই তো-

নলিনী। এইবার তো নন্দীর সূর লাগছে গলায়—

সতীশ। তার একটিমার কারণ— আমি টেনিসকোর্টেরই যোগ্য হতে চাই। উর্বশীর হাতের পারিজাতের কু'ড়ির 'পরে আমার একট্রও লোভ নেই।

নলিনী। বড়ো দ্বঃসাধ্য তোমার তপস্যা, সতীশ— স্বর্গে তোমার কম্পিটিশন কার্তিককে নিয়ে, চাঁদকে নিয়ে— এখানে আছেন স্বরং মিস্টার নন্দী। পেরে উঠবে না, কন্যাকর্তাদের সব দামি দামি অকিডি ওঁরই বাট্নুহোলে গিয়ে পেশ্চছে। ছেডে দাও আশা।

সতীশ। অকি ডের আশা ছেড়েছি, কিন্তু ঐ গোলাপের কুর্ণড —

নলিনী ৷ ওটা বাবা যখন দোকান থেকে আনিয়ে দিয়েছিলেন, তখন কামনা করেছিলেন, ওর সম্পতি হয় যেন—

সতীশ। অথাৎ--

নলিনী। ঐ অর্থাতের মধ্যে অনেকথানি অর্থ আছে।

সতীশ। আর আমি যে তোমার স্তব করে মরি, তার মধ্যে যতটা শব্দ আছে ততটা অর্থ নেই?

নলিনী। যদি কিছু থাকে, সে কন্যাকতাদের অমরলোকের উপযুক্ত নয়।

সতীশ। অতএব আমাকে সদ্য স্বৰ্গপ্ৰাণ্ডির চেষ্টা করতে হবে। চললেম তবে সেই তপস্যায়।

#### নন্দীর প্রবেশ

নন্দী। হ্যালো সতীশবাব্! ও কী ও! সেই নেকলেসটা নিয়ে চলেছ যে! সেদিন তো আল্বম নিয়ে সরে পড়েছিলে, আজ নেকলেস্? Bravo! You know how to eat your pudding and yet to keep it.

। সতীশ। ব্রতে পারছি নে আপনার কথা।

নন্দী। আমরা যা দিই তা ফিরে নিই নে, তার বদলেও কিছু ফিরে পাই নে। দেবার হাত, নেবার হাত, দুই হাতই খালি থাকে। You are lucky, বিনা ম্লাধনে ব্যাবসা করে এত এনমাস প্রফিট।

নলিনী। ও কী সতীশ, হাতের আম্তিন গ্রুটোচ্ছ যে, মারামারি করবে নাকি। তা হলে মাঝের থেকে আমার নেকলেসটা ভাঙবে দেখছি। দাও ওটা গলায় পরে নিই।—

### নেকলেস লইয়া গলায় পরা

অর্মান নেব না, সতীশ, এর দাম দেব।--

গোলাপের কু'ড়ি সতীশের বাট্ন্হোলে পরাইয়া

মিস্টার নন্দী, আপনার ব্রেসলেট আপনি নিয়ে যান।

নন্দী। কেন।

নলিনী। এর দাম আমার কাছে নেই।

নন্দী। বিনা দামেই তো আমি-

নলিনী। আপনার খুব দয়া। কিন্তু আমার তো আত্মসম্মান আছে। এসো সতীশ, তোমাদের দ্বলনের লড়াই দেখবার সময় আমার নেই। তার চেয়ে এসো বেড়াতে বেড়াতে গল্প করি, সময়টা কাটবে ভালো।

েউভয়ের প্রস্থান

## চার্বালার প্রবেশ

চার্। মিস্টার নন্দী, আপনার নৈবেদ্য দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু সামনে দেবতা নেই যে।

নদা। কে কালে নেই।

চার্। সাকার দেবতার কথা বলছি, নিরাকারের খবর জানি নে।

নন্দী। প্জা যদি নেন, তা হলে করকমলে-

চার্। আপনি মাঝে মাঝে চোখে ভুল দেখেন নাকি! আমি তো—

নন্দী। হাঁ, ভুল ঠিকানায় গিয়ে পে'ছৈই--

চার্। তার পরে রিডাইরেক্টেড্ হয়ে—

নন্দী। ঘুরে আসতে হয়।

চারু। আজ আপনার কপালে তারই ছাপ দেখতে পাচ্ছি।

নন্দী। ছাপের সংখ্যা আর বাড়াবেন না, তা হলে কলংকের চিহ্নটাই জাগবে: ঠিকানাটাই পড়বে চাপা।

চার্। আপনার মতো আলাপ করতে আমি কাউকে শ্নি নি—চমৎকার কথা কইতে পারেন। নন্দী। শৃধ্য যে কেবল কানে শোনার কথাই আমার সম্বল তা নয়, হাতে সোনাও জোগাতে পারি, এইটে প্রমাণ করতে দিন।

চার্। আপনি বাংলাতেও pun করতে পারেন—ক্ষমতা আছে। কিন্তু মিস্টার নন্দী, ও রেসলেট তো নেলির—

নন্দী। সেইটেই তো হয়েছিল মস্ত ভুল। শোধরাবার অপর্চুনিটি যদি না দেন, তা হলে উম্পার হবে কী করে।

চার্ । ঐ নেলি আসছে, চল্ ন আমরা ঐদিকে যাই।

টেভয়ের প্রস্থান

## নলিনী ও সতীশের প্রবেশ

নলিনী। যথেষ্ট হয়েছে সতীশ, আজ যদি মিষ্টি কথা বলবার চেষ্টা কর তা হলে কিন্তু রসভঙ্গ হবে।

সতীশ। আচ্ছা, আমাকে যদি একেবারে চুপ করিয়ে রাখতে চাও, তা হলে ঐ গানটা আমাকে শোনাও।

নলিনী। কোন্টা।

সতীশ। সেই-যে—উজাড় করে দাও হে আমার সকল সম্বল।

### নলিনীর গান

উজাড় করে লও হে আমার সকল সম্বল। শব্ধ ফিরে চাও ফিরে চাও ওহে চণ্ডল। চৈত্ররাতের বেলায়

নাহয় এক প্রহরের খেলায়

আমার স্বপনস্বর্পিণী প্রাণে দাও পেতে অঞ্চল।

যদি এই ছিল গো মনে,

যদি পরমদিনের সমরণ ঘ্চাও চরম অযতনে,

তবে ভাঙা খেলার ঘরে

নাহয় দাঁড়াও ক্ষণেক তরে,

ধ্বার ধ্বায় ছড়াও হেলায় ছিল্ল ফ্বলের দল।

## লাহিড়িসাহেবের প্রবেশ

লাহিড়ি। নেলি, এই দিকে এসো। শ্বনে যাও। (জনান্তিকে) সতীশের বাপ মারা গেছেন। নলিনী। সে কী কথা।

লাহিড়। মাদ্রাজে। সেও আজ তিন দিন হল। হার্টের উইক্নেস থেকে।

নলিনী। সতীশ জানে না?

লাহিড়ি। না—মন্মথ বাড়ির লোককে কাছে ডাকতে মানা করেছিলেন। সেখানে ওঁর বাড়ির ঠিকানাও কেউ জানত না। দৈবাৎ প্রজার ছ্টিতে একজন বাঙালি উকিল সেখানে ছিল, মৃত্যু-শ্য্যায় সেই তাঁর উইল তৈরি করেছে। সে আজ এসে পেশচেছে। আমাকে সে জানে— আমার কাছেই প্রথম এসেছিল, আমি মন্মথর বাড়িতে তাকে এইমাত্র রওনা করে দিল্ম। তুমি সতীশকে শীঘ্র সেখানে পাঠিয়ে দাও।

[ প্রস্থান

নলিনী। সতীশ, চা পড়ে রয়েছে, খেয়ে নাও।

সতীশ। আমার ইচ্ছে করছে না।

নলিনী। আমার কথা শোনো, শুধু চা নয়, কিছু খাও। এই নাও রুটি।

সতীশ। মনে রেখো নেলি, গরিব বলেই আমার দানের দাম অনেক বেশি।

নলিনী। দেখো, ও কথা আজ থাক্। কাল হবে। এখন তুমি খেয়ে নাও।

সতীশ। তাড়া দিচ্ছ কেন—আমার তো আপিস নেই।

र्नाननी। हूल हूल, कथा कारमा ना, थाउ। आरतकहें, थाउ। এই नाउ।

সতীশ। আর পার্রাছ নে— আমার হয়েছে। আমার খাবার রুচি চলে গেছে।

র্নালনী। আচ্ছা, তা হলে এসো—শোনো। তোমাকে দরজা পর্যন্ত পেশছিয়ে দিই।

সতীশ। আমার এমন সোভাগ্য তো আর কখনো—

र्नालनी। हूপ हूপ। हल अला।

[উভয়ের প্রস্থান

## লাহিড়ি ও লাহিড়ি-জায়ার প্রবেশ

লাহিড়ি-জায়া। সতীশের বাপ হঠাৎ মারা গেছে? লাহিড়ি। হাঁ।

জায়া। কে যে বললে সমসত সম্পত্তি অনাথ-আশ্রমে দিয়ে গেছে, কেবল সতীশের মা'র জন্য জীবিতকাল পর্যন্ত ৭৫ টাকা মাসহারা বরাদ। এখন কী করা যায়!

লাহিড়ি। এত ভাবনা কেন তোমার।

জায়া। বেশ লোক যা হোক তুমি। তোমার মেয়ে যে সতীশকে ভালোবাসে, সেটা বৃঝি তুমি দৃই চক্ষ্ম খেয়ে দেখতে পাও না। তোমার নোল এ দিকে লঙ্কার ধোঁয়া দিয়ে নন্দীকে দেশছাড়া করে দিয়েছে। নন্দী তো ভয়ে ওর কাছেই ঘেষতে চায় না। জানো বোধ হয়, চার্র সঙ্গে সে এন্গেজড্।

লাহিডি। সেদিন টেনিসকোটেই সেটা বোঝা গিয়েছিল।

জায়া'। এখন উপায় কী করবে।

লাহিডি। আমি তো মন্মথর টাকার উপর কোনোদিন নির্ভর করি নি।

জায়া। তবে কি ছেলেটির উপর নির্ভার করে বর্সেছিলে। অম্লবস্ত্রটা বুঝি অনাবশ্যক?

লাহিডি। সম্পূর্ণ আবশ্যক। সতীশের একটি মেসো আছে বোধ হয় জান।

জায়া। মেসো তো ঢের লোকেরই থাকে, তাতে ক্ষরধাশান্তি হয় না।

লাহিড়ি। এই মেসোটি আমার মক্কেল— অগাধ টাকা। ছেলেপ্নলে কিছ্ই নেই—বয়সও নিতাত অলপ নয়। সে তো সতীশকেই পোষ্যপত্ন নিতে চায়।

জায়া। মেসোটি তো ভালো। তা চটপট নিক্-না। তুমি একট্ব ভাড়া দাও-না।

লাহিড়ি। তাড়া আমাকে দিতে হবে না, তার ঘরের মধ্যেই তাড়া দেবার লোক আছে। সবই প্রায় ঠিকঠাক, এখন কেবল একটা আইনের খটকা উঠেছে - এক ছেলেকে পোষ্যপত্ত লওয়া যায় কি না— তা ছাডা সতীশের আবার বয়স হয়ে গেছে।

জায়া। আইন তো তোমাদেরই হাতে--তোমরা চোখ বুজে একটা বিধান দিয়ে দাও-না। লাহিডি। ব্যানত হোয়ো না— পোষ্যপত্র না নিলেও অন্য উপায় আছে।

জায়া। আমাকে বাঁচালে। আমি ভাবছিলেম সম্বন্ধ ভাঙি কী করে। আবার আমাদের নেলি যেরকম জেদালো মেয়ে, সে যে কী করে বসত বলা যায় না। কিন্তু তাই বলে গরিবের হাতে তো মেয়ে দেওয়া যায় না। ঐ দেখো, তোমার মেয়ে কে'দে চোখ ফুলিয়েছে।

লাহিড়ি। কিন্তু নেলি যে সতীশকে ভালোবাসে, সে তো দেখে মনে হয় না। ও তো সতীশকে নাকের জলে চোখের জলে করে। এক সময় আমি ভাবতুম, নন্দীর ওপরেই ওর বেশি টান।

জায়া। তোমার মেয়েটির ঐ প্রভাব— সে থাকে ভালোবাসে তাকেই জনালাতন করে। দেখো-না, বিড়ালছানাটাকে নিয়ে কী কাণ্ডটাই করে। কিন্তু আশ্চর্য এই, তব্ তো ওকে কেউ ছাড়তে চায় না।

#### নলিনীর প্রবেশ

নলিনী। মা, একবার সতীশবাব্র বাড়ি যাবে না? তাঁর মা বোধ হয় খ্ব কাতর হয়ে পড়েছেন। বাবা, আমি একবার তাঁর কাছে যেতে চাই।

## চতুর্ব দুশ্য

## শশধরের ঘর। সম্মুখেই বাগান

সতীশ। বাবার শাপ এখনো ছাড়ে নি মা, এখনো ছাড়ে নি। তিনি আমার ভাগ্যের উপরে এখনো চেপে বসে আছেন।

বিধ্নুখী। আমাদের যা করবার তা তো করেছি, গয়াতে তাঁর সিপিন্ডিকরণ হয়ে গেল— তোর মাসির কল্যাণে রাহ্মণবিদায়েরও ভালো আয়োজন হয়েছিল।

সতীশ। সেই প্রণাফল মাসির কপালেই ফলল। নইলে—

বিধ্নম্খী। তাই তো। নইলে এত বয়সে তাঁর ছেলে হবে, এমন সর্বনেশে কথা দ্বংশেও ভাবি নি। সতীশ। অন্যায় অন্যায়! বাবার সম্পত্তি পেতে পারতুম, তার থেকে বঞ্চিত হল্ম; তার পরে আবার— কী অন্যায়।

বিধ্বম্খী। অন্যায় নয় তো কী। নিজের বোনপোকে এমন করেও ঠকালে? শেষকালে দয়াল-ডাক্তারের ওষ্ধ তো খাটল; আমরা কালীঘাটে এত মানত করল্ম, তার কিছ্ই হল না। একেই বলে কলিকাল। একমনে ভগবানকে ডাক— তিনি যদি এখনো—

সতীশ। মা, এ'দের প্রতি আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ছিল— কিন্তু যেরকম অন্যায় হল, তাতে
—ঈশ্বরের কাছে— তিনি দয়া করে যেন—

বিধ্নুখী। আহা, তাই হোক—নইলে তোর উপার কী হবে, সতীশ। হে ভগবান তুমি যেন—সতীশ। এ যদি না হয় ঈশ্বরকে আমি আর মানব না; কাগজে নাস্তিকতা প্রচার করব। কে বলে তিনি মংগলময়।

বিধ্নুখী। আরে চুপ চুপ, এখন অমন কথা মুখে আনতে নেই। তিনি দয়াময়, তাঁর দয়া হলে কী না ঘটতে পারে।—সতীশ, আজ বুঝি ওদের ওখানে যাচ্ছিস?

সতীশা হাঁ।

বিধ্যারখী। তোর সেই সাহেবের দোকানের কাপড় পরিস নি যে বড়ো?

সতীশ। সে-সব পর্যুড়য়ে ফেলেছি।

বিধুমুখী। সে আবার কবে হল।

সতীশ। অনেক দিন। টেনিসপার্টিতে নলিনীকে কথা দিয়ে এসেছিলেম।

বিধ্মুখী। সে যে অনেক দামের!

সতীশ। নইলে পোড়াবার মজ্বরি পোষাবে কেন। স্বর্ণলঙ্কারও তো অনেক দাম ছিল। বিধুমুখী। তোমাদের বোঝা আমার কর্ম নয়। যাই, দিদির খোকাকে নাওয়াতে হবে।

্র প্রস্থান

## স্কুমারীর প্রবেশ

স্কুমারী। সতীশ!

সতীশ। কী মাসিমা।

স্কুমারী। কাল যে তোমাকে খোকার কাপড় কিনে আনবার জন্য এত করে বললেম, অপমান বোধ হল ব্ঝি!

সতীশ। অপমান কিসের, মাসিমা। কাল লাহিড়িসাহেবের ওখানে আমার নিমল্রণ ছিল, তাই—

সনুকুমারী। লাহিড়িসাহেবের ওথানে তোমার এত ঘন ঘন যাতায়াতের দরকার কী তা তো ভেবে পাই নে। তারা সাহেব মান্ষ; তোমার মতো অবস্থার লোকের কি তাদের সঙ্গো বন্ধত্ব করা সাজে। আমি তো শ্নলেম, তোমাকে তারা পোঁছে না, তব্ব ব্রিঝ ঐ রঙিন টাইয়ের উপর টাইয়িঙ পরে বিলাতি কার্তিক সেজে তাদের ওথানে আনাগোনা করতেই হবে! তোমার কি একট্রও সম্মানবোধ নেই। এ দিকে একটা কাজ করতে বললে মনে মনে রাগ করা হয়, পাছে ওঁকে কেউ বাড়ির সরকার মনে ক'রে ভুল করে। কিন্তু সরকারও তো ভালো—সে খেটে উপার্জন ক'রে থায়।

সতীশ ৷ মাসিমা, আমিও হয়তো অনেক আগেই তা পারতেম, কিন্তু তুমিই তো-

স্কুমারী। তাই বটে! জানি, শেষকালে আমারই দোষ হবে। এখন ব্রুছি, তোমার বাপ তোমাকে ঠিক চিনতেন। আমি আরো ছেলেমান্য বলে দয়া করে তোমাকে ঘরে স্থান দিলেম, জেল থেকে বাঁচালেম, শেষকালে আমারই যত দোষ হল। একেই বলে কৃতজ্ঞতা! আচ্ছা, আমারই নাহয় যত দোষ, তব্ব যে-কদিন এখানে আমাদের অল্ল খাচ্ছা, দরকারমত দ্বটো কাজই নাহয় করে দিলে। এমন কি কেউ করে না। এতে কি অত্যন্ত অপমান বোধ হয়।

সতীশ। কিছু না, কিছু না, কী করতে হবে বলো, আমি এখনি করছি।

স্কুমারী। আজ তোমার আপিসের ছুটি আছে, তোমাকে দোকানে যেতে হবে। খোকার জন্য সাডে-সাত গজ রেন বো সিক্ক চাই— আর একটা সেলার সুট।

্সতীশের প্রস্থানোদ্যম

শোনো শোনো, ওর মাপটা নিয়ে যেয়ো। জ্বতো চাই।---

সেতীৰ প্ৰস্থানোক্ম্খ

অত বাস্ত হচ্ছ কেন-সবগুলো ভালো করে শুনেই যাও। আজও বুঝি লাহিড়িসাহেবের রুটি-বিদ্কিট খেতে যাবার জন্য প্রাণ ছট্ফট্ করছে? খোকার জন্য প্র-হ্যাট এনো— আর তার র্মালও এক ডজন চাই ৷---

[সতীশের প্রস্থান। প্রবরা<mark>র</mark> ডাকিয়া

শোনো সতীশ, আর-একটা কথা আছে। শ্নলেম তোমার মেসোর কাছ থেকে তুমি ন্তন স্ট किन्दात क्रमा आभारक मा वल होका हिन्दा निर्देश । यथन निर्देश मामर्था १८व हथन यह थर्म সাহেবিয়ানা কোরো, কিন্তু পরের পয়সায় লাহিড়িসাহেবদের তাক লাগিয়ে দেবার জন্য মেসোকে ফতুর করে দিয়ো না। সে-টাকাটা আমাকে ফেরত দিয়ো। আজকাল আমাদের বড়ো টানাটানির সময়।

সতীশ। আচ্ছা, এনে দিচ্ছি।

স্কুমারী। এখনো দোকান খুলতে দেরি আছে। কিন্তু টাকা বাকি যা থাকে, ফেরত দিয়ো যেন। একটা হিসাব রাখতে ভূলো না।-

সেতীশের প্রস্থানোদাম

শোনো সতীশ, এই কটা জিনিস কিনতে আবার যেন আড়াই টাকা গাড়িভাড়া লাগিয়ে বোসো না। ঐজন্যে তোমাকে কিছু আনতে বলতে ভয় করে। দু পা হে'টে চলতে হলেই অমনি তোমার মাথায়-মাথায় ভাবনা পড়ে— প্রব্যমান্য এত বাব্ হলে তো চলে না। তোমার বাবা রোজ সকালে নিজে হে'টে গিয়ে নতুনবাজার থেকে মাছ কিনে আনতেন—মনে আছে তো? মুটেকেও তিনি এক পয়সা দেন নি।

সতীশ। তোমার উপদেশ মনে থাকবে— আমিও দেব না। আজ হতে তোমার এখানে মুটে-ভাড়া, বেহারার মাইনে, যত অলপ লাগে সে দিকে আমার সর্বদাই দুল্টি থাকবে :--

সেই চিঠিটা এইবেলা শেষ করি, নইলে সময় পাব না।

স্কুমারীর প্রস্থান

## চিঠি লিখিতে প্রবৃত্ত

### হরেনের প্রবেশ

र्रात । पापा, ७ की निथष्ट, कार्क निथष्ट, वरना-ना ।

সতীশ। যা যা, তোর সে খবরে কাজ কী, তুই খেলা করগে যা।

হরেন। দেখি-না কী লিখছ- আমি আজকাল পড়তে পারি।

সতীশ। হরেন, তুই আমাকে বিরক্ত করিস নে বলছি-যা তুই।

रदान। ভয়ে আকার ভা, म, ভাল, বয়ে আকার বা, সয়ে আকার সা—ভালবাসা। দাদা, কী ভালোবাসার কথা লিখছ, বলো-না। কাঁচা পেয়ারা?

সতীশ। আঃ হরেন, অত চেটাস নে, ভালোবাসার কথা আমি লিখি নি।

হরেন। আাঁ, মিথ্যা কথা বলছ! ভরে আকার ভা, ল, ভাল, বরে আকার সয়ে আকার— ভালবাসা। আচ্ছা, মাকে ডাকি, তাঁকে দেখাও।

সতীশ। না না, মাকে ডাকতে হবে না। লক্ষ্মীটি, তুই একট্র খেলা করতে যা, আমি এইটে শেষ করি।

रतन। এটা কী, দাদা। এ-যে ফুলের তোড়া। আমি নেব।

সতীশ। ওতে হাত দিস নে—হাত দিস নে, ছিড়ে ফেলবি।

505

হরেন। না, আমি ছি'ড়ে ফেলব না, আমাকে দাও-না।

সতীশ। খোকা, কাল তোকে অনেক তোড়া এনে দেব, এটা থাক্।

হরেন। দাদা, এটা বেশ, আমি এইটেই নেব।

সতীশ। না, এ আর-একজনের জিনিস, আমি তোকে দিতে পারব না।

হরেন। আাঁ, মিথ্যে কথা। আমি তোমাকে লজ্ঞান আনতে বলেছিলেম, তুমি সেই টাকায় তোড়া এনেছ—তাই বৈকি, আরেকজনের জিনিস বৈকি!

সতীশ। হরেন, লক্ষ্মী ভাই, একট্খানি চুপ কর, চিঠিখানা শেষ করে ফেলি। কাল তোকে আমি অনেক লজপ্তাস কিনে এনে দেব।

হরেন। আছো, তুমি কী লিখছ আমাকে দেখাও।

সতীশ। আছো দেখাব, আগে লেখাটা শেষ করি।

হরেন। তবে আমিও লিখি। (স্লেট লইয়া চীৎকারস্বরে) ভয়ে আকার ভা--

সতীশ। চুপ চুপ, অত চীংকার করিস নে।— আঃ, থাম্ থাম্।

হরেন। তবে আমাকে তোড়াটা দাও।

সতীশ। আচ্ছা নে, খবরদার ছি'ড়িস নে।—ও কী কর্রাল। যা বারণ করলেম তাই, ফ্লেটা ছি'ড়ে ফেলাল। এমন বদ ছেলেও তো দেখি নি। (তোড়া কাড়িয়া লইয়া চপেটাঘাত করিয়া) লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার! যা এখান থেকে—যা বলছি! যা!

হেরেনের চীংকারস্বরে ক্রন্সন ও সতীশের স্বেগে প্রস্থান

## বিধ্যুখীর ব্যুস্ত হইয়া প্রবেশ

বিধন্মনুখী। সতীশ বৃত্তির হরেনকে কাঁদিয়েছে, দিদি টের পেলে সর্বনাশ হবে। হরেন, বাপ আমার, কাঁদিস নে, লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার।

হরেন। (সরোদনে) দাদা আমাকে মেরেছে।

বিধুমুখী। আচ্ছা, চুপ কর, চুপ কর, আমি দাদাকে খুব করে মারব এখন।

श्रतनः। मामा क्रालत তোড़ा কেড়ে নিয়ে গেল।

বিধ্নুম্থী। আচ্ছা, সে আমি তার কাছ থেকে নিয়ে আসছি। [হরেনের ফ্রন্সন] এমন ছি'চকাঁদ্নে ছেলেও তো আমি কখনো দেখি নি। দিদি আদর দিয়ে ছেলেটির মাথা খাচ্ছেন। যখন যেটি চায় তখন সেটি তাকে দিতে হবে। দেখো-না, একেবারে নবাবপ্রে! ছি ছি, নিজের ছেলেকে কি এমনি করেই মাটি করতে হয়। (সতর্জনে) খোকা, চুপ কর বলছি, ঐ হাম্দোব্ডো আসছে।

## স্কুমারীর প্রবেশ

সনুকুমারী। বিধ্ব, ও কী ও! আমার ছেলেকে কি এমনি করেই ভূতের ভয় দেখাতে হয়। আমি চাকর-বাকরদের বারণ করে দিয়েছি, কেউ ওর কাছে ভূতের কথা বলতে সাহস করে না।— আর, তুমি বর্নিঝ মাসি হয়ে ওর এই উপকার করতে বসেছ। কেন বিধ্ব, আমার বাছা তোমার কী অপরাধ করেছে। ওকে তুমি দর্টি চক্ষে দেখতে পার না, তা আমি বেশ ব্বেছে। আমি বরাবর তোমার ছেলেকে পেটের ছেলের মতো মান্ধ করলেম, আর তুমি ব্বিঝ আজ তারই শোধ নিতে এসেছ।

বিধ্নুখী। (সরোদনে) দিদি, এমন কথা বোলো না। আমার কাছে সতীশ আর তোমার ইরেনের প্রভেদ কী আছে।

হরেন। মা, দাদা আমাকে মেরেছে।

বিধ্নম্খী। ছি ছি খোকা, মিথ্যা বলতে নেই। দাদা তোর এখানে ছিলই না, তা মারবে কী করে।

হরেন। বাঃ, দাদা যে এইখানে বসে চিঠি লিখছিল— তাতে ছিল ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল। স্কুমারী। তোমরা মায়ে-পোয়ে মিলে আমার ছেলের সংগে লেগেছ ব্রি। ওকে তোমাদের

সহ্য হচ্ছে না! ও গেলেই তোমরা বাঁচ। আমি তাই বলি, খোকা রোজ ডান্তার-কবরেজের বোতল-বোতল ওষ্ধ গিলছে, তব্ দিন-দিন এমন রোগা হচ্ছে কেন। ব্যাপারখানা আজ বোঝা গেল।

[সকলের প্রস্থান

### সতীশ ও নলিনীর প্রবেশ

সতীশ। এ কী, তুমি যে এ বাড়িতে?

নলিনী। শশধরবাব, বাবাকে কী একটা আইনের কাজে ডেকেছেন। আমি তাঁর সঙ্গে এসেছি।

সতীশ। আমি তোমার কাছে শেষ বিদায় নিতে চাই, র্নোল।

নলিনী। কেন, কোথায় যাবে।

সতীশ। জাহামমে।

নিলনী। যে-লোক সন্ধান জানে সে-তো ঘরে বসেই সেখানে যেতে পারে। আজ তোমার মেজাজটা এমন কেন। কলারটা বৃঝি ঠিক হাল ফ্যাশানের হয় নি!

সতীশ। তুমি কি মনে কর, আমি কেবল কলারের কথাই দিনরাত্রি চিন্তা করি।

নলিনী। তাই তো মনে হয়। সেইজন্যই তো হঠাৎ তোমাকে অত্যন্ত চিন্তাশীলের মতো দেখায়।

সতীশ ৷ ঠাট্টা কোরো না নেলি, তুমি যদি আজ আমার হৃদয়টা দেখতে পেতে—

নিলনী। তা হলে ডুমুরের ফুল এবং সাপের পাঁচ পা'ও দেখতে পেতাম।

সতীশ। আবার ঠাট্টা! তুমি বড়ো নিষ্ঠার। সতাই বলছি, নেলি, আজ বিদায় নিতে এসেছি।

নলিনী। দোকানে যেতে হবে?

সতীশ। মিনতি করছি নেলি, ঠাট্টা করে আমাকে দশ্ধ কোরো না। আজ আমি চিরদিনের মতো বিদায় নেব।

নলিনী। কেন, হঠাং সেজন্য তোমার এত বেশি আগ্রহ কেন।

সতীশ। সত্য কথা বলি, আমি যে কত দরিদ্র তা তুমি জান না।

নলিনী। সেজন্য তোমার ভয় কিসের। আমি তো তোমার কাছে টাকা ধার চাই নি।

সতীশ। তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছিল—

নিলনী। তাই পালাবে? বিবাহ না হতেই হংকম্প!

সতীশ। আমার অবস্থা জানতে পেরে মিস্টার লাহিড়ি আমাদের সম্বন্ধ ভেঙে দিলেন।

নলিনী। অমনি সেই অপমানেই কি নির্দেদশ হয়ে যেতে হবে। এতবড়ো অভিমানী লোকের কারো সংগ্য কোনো সম্বন্ধ রাখা শোভা পায় না। সাথে আমি তোমার মুখে ভালোবাসার কথা শ্নলেই ঠাট্রা করে উভিয়ে দিই।

সতীশ। নেলি, তবে কি এখনো আমাকে আশা রাখতে বল।

নলিনী: দোহাই সতীশ, অমন নভেলি ছাঁদে কথা বানিয়ে বোলো না, আমার হাসি পায়। আমি তোমাকে আশা রাখতে বলব কেন। আশা যে রাখে সে নিজের গরজেই রাখে, লোকের পরামর্শ শ্বনে রাখে না।

সতীশ। সে তো ঠিক কথা। আমি জানতে চাই, তুমি দারিদ্রাকে ঘ্ণা কর কি না।

নলিনী। খুব করি, যদি সে দারিদ্র্য মিখ্যার দ্বারা নিজেকে ঢাকতে চেষ্ট্রা করে।

সতীশ। নেলি, তুমি কি কখনো তোমার চিরকালের অভ্যন্ত আরাম ছেড়ে গরিবের ঘরের লক্ষ্মী হতে পারবে।

নলিনী। নভেলে যে রকম ব্যারামের কথা পড়া যায় সেটা তেমন করে চেপে ধরলে আরাই আপনি ঘরছাড়া হয়। সতীশ। সে ব্যারামের কোনো লক্ষণ কি তোমার—

নিলনী। সতীশ, তুমি কখনো কোনো পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হতে পারলে না। স্বয়ং নন্দী-সাহেবও বোধ হয় অমন প্রশন তুলতেন না। তোমাদের এক চুলও প্রশ্নয় দেওয়া চলে না।

সতীশ। তোমাকে আমি আজও চিনতে পারলেম না নেলি।

নলিনী। চিনবে কেমন করে। আমি তো তোমার হাল ফ্যাশানের টাই নই—কলার নই— দিনরতে যা নিয়ে ভাব তাই তুমি চেন।

সতীশ। আমি হাত জোড় করে বলছি নেলি, তুমি আজ আমাকে এমন কথা বোলো না। আমি যে কী নিয়ে ভাবি তা তুমি নিশ্চয় জান।

নলিনী। ঐ-যে, বাবা ভাকছেন। তাঁর কাজ হয়ে গেছে। যাই।

[উভরের প্রস্থান

## স্কুমারী ও শশধরের প্রবেদ

সনুকুমারী। দেখো, তোমাকে জানিয়ে রাখছি, আমার হরেনকে মারবার জন্যেই ওরা মায়ে-গোয়ে উঠে-পড়ে **লেগেছে।** 

শশধর। আঃ, কী বল। তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি!

স্কুমারী। আমি পাগল, না তুমি চোখে দেখতে পাও না!

শশধর। কোনোটাই আশ্চর্য নয়, দুটোই সম্ভব। কিন্তু-

স্কুমারী। আমাদের হরেনের জন্ম হতেই, দেখ নি, ওদের মুখ কেমন হয়ে গেছে? সতীশের ভাবখানা দেখে ব্রুতে পার না!

শশধর। আমার অত ভাব ব্রথবার ক্ষমতা নেই, সে তো তুমি জানই।

স্কুমারী। সতীশ ধথনই আড়ালে পায় তোমার ছেলেকে মারে, আবার বিধ**্**ও তার পিছনে পিছনে এসে খোকাকে জ্বজুর ভয় দেখায়।

শশধর। ঐ দেখো, তোমরা ছোটো কথাকে বড়ো করে তোলো। যদিই বা সতীশ খোকাকে কথনো—

সন্কুমারী। সে তুমি সহ্য করতে পার, আমি পারব না—ছেলেকে তো তোমার গর্ভে ধরতে হয় নি।

শশধর। সে কথা আমি অস্বীকার করতে পারব না। এখন তোমার অভিপ্রায় কী শ্রনি।

স্কুমারী। শিক্ষা সম্বন্ধে তুমি তো বড়ো বড়ো কথা বল, একবার তুমি ভেবে দেখ-না, আমরা হরেনকে যেভাবে শিক্ষা দিতে চাই তার মাসি তাকে অন্যর্প শেখায়— সতীশের দৃষ্টাশ্তটিই বা তার পক্ষে কী রকম, সেটাও তো ভেবে দেখতে হয়।

শশধর। তুমি যখন অত বেশি করে ভাবছ, তখন তার উপরে আমার আর ভাববার দরকার কী আছে। এখন কর্তব্য কী বলো।

স্কুমারী। আমি বলি, সতীশকে তুমি বলো—প্রুষমান্য পরের প্রসায় বাব্গিরি করে, সে কি ভালো দেখতে হয়। আর, যার সামর্থ্য কম তার অত লম্বা চালেই বা দরকার কী।

শশধর। মন্মথ সেই কথাই বলত। আমরাই তো সতীশকে অন্যর্প ব্রিয়েছিলেম। এখন ওকে দোষ দিই কী করে।

্ স্কুমারী। না—দোষ কি ওর হতে পারে! সব দোষ আমারই। তুমি তো আর-কারো কোনো দোষ দেখতে পাও না—কেবল আমার বেলাতেই—

শশধর। ওগো, রাগ কর কেন— আমিও তো দোষী।

সন্কুমারী। তা হতে পারে। তোমার কথা তুমি জান। কিন্তু আমি কখনো ওকে এমন কথা বলি নি যে, তুমি তোমার মেসোর খরে পারের উপর পা দিয়ে গোঁফে তা দাও আর লম্বা কেদারায় বসে বসে আমার বাছার উপর বিষদ্ভিট দিতে থাকো।

শশধর। না, ঠিক ঐ কথাগালো তুমি তাকে মাথার দিব্য দিয়ে শপথ করিলে নাও নি— অতএব তোমাকে দোষ দিতে পারি নে। এখন কী করতে হবে বলো।

সনুকুমারী। সে তামি যা ভালো বোঝ তাই করো। কিন্তু আমি বলছি, সতীশ যতক্ষণ এ-বাড়িতে থাকবে খোকাকে কোনোমতে বাইরে যেতে দিতে পারব না। ও তো আমারই আপন বোনের ছেলে। কিন্তু আমি ওকে এক মুহুতের জন্য বিশ্বাস করি নে—এ আমি তোমাকে স্পণ্টই বললেম।

#### সভীলের প্রবেদ

সতীশ। কাকে বিশ্বাস কর না, মাসিমা। আমাকে? আমি ভোমার খোকাকে সুযোগ পেলে গলা টিপে মারব, এই ভোমার ভয়? ধদি মারি তবে তুমি ভোমার বোনের ছেলের যে-অনিণ্ট করেছ, তার চেয়ে ওর কি বেশি অনিণ্ট করা হবে। কে আমাকে ছেলেবেলা হতে নবাবের মতো শোখিন করে তুলেছে এবং আজ ভিক্ষকের মতো পথে বের করলে। কে আমাকে পিতার শাসন থেকে বিশেবর লাঞ্ছনার মধ্যে টেনে আনলে। কে আমাকে—

স্কুমারী। ওগো, শ্নছ? তোমার সামনে আমাকে এমনি করে অপমান করে? নিজের মৃথে বললে কিনা খোকাকে গলা টিপে গারবে? ও মা, কী হবে গো। আমি কালসাপকে নিজের হাতে দৃংধকলা দিয়ে পৃষ্টেছ।

সতীশ। দুধকলা আমারও ঘরে ছিল—সে দুধকলায় আমার রম্ভ বিষ হয়ে উঠত না—তা থেকে চিরকালের মতো বণিওত করে তুমি যে-দুধকলা আমাকে খাইয়েছ, তাতে আমার বিষ জমে উঠেছ। সত্য কথাই বলছ, এখন আমাকে ভয় করাই চাই—এখন আমি দংশন করতে পারি।

## বিধ্যাখীর প্রবেশ

বিধ্মুখী। কী সতীশ, কী হয়েছে, তোকে দেখে যে ভয় হয়। অমন করে তাকিয়ে আছিস কেন। আমাকে চিনতে পারছিস নে? আমি তোর মা, সতীশ!

সতীশ। মা, তোমাকে মা বলব কোন্ মুখে। মা হয়ে কেন তুমি আমাকে জেল থেকে ফিরিয়ে আনলে। সে কি মাসির ঘরের চেয়ে ভয়ানক।

শশধর। আঃ সতীশ! চলো চলো— কী বকছ, থামো।

স্কুমারী। নাও, তোমরা বোঝাপড়া করো— আমার কাজ আছে:

ि शहसान

শশধর। সতীশ, একটা ঠান্ডা হও। তোমার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে, সে কি আমি জানি নে। তোমার মাসি রাগের মুখে কী বলছেন, সে কি অমন করে মনে নিতে আছে। দেখো, গোড়ায় যা ভূল হয়েছে তা এখন যতটা সম্ভব প্রতিকার করা যাবে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

সতীশ। মেসোমশার, প্রতিকারের আর কোনো সম্ভাবনা নেই। মাসিমার সংগ্য আমার এখন যেরপ সম্পর্ক দীড়িরেছে, তাতে তোমার ঘরের অল্ল আমার গলা দিয়ে আর গলবে না। এতদিন তোমাদের যা খরচ করিরেছি তা বদি শেষ কড়িট পর্যন্ত শোধ করে দিতে না পারি তবে আমার মরেও শান্তি নেই। প্রতিকার বদি কিছু খাকে তো সে আমার হাতে, তুমি কী প্রতিকার করবে।

শশধর। না, শোনো সতীশ—একট্ব স্থির হও। তোমার যা কর্তব্য সে তুমি পরে ভেবো; তোমার সম্বশ্ধে আমরা যে-অন্যায় করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত তো আমাকেই করতে হবে। দেখো, আমার বিষয়ের এক অংশ আমি তোমাকে লিখে দেব, সেটাকে তুমি দান মনে কোরো না, সে তোমার প্রাপ্য। আমি সমস্ত ঠিক করে রেখেছি—পরশ্ব শ্বুকবারে রেজেস্ট্রি করে দেব।

সতীশ। (শশধরের পায়ের ধ্লা লইয়া) মেসোমশায়, কী আর বলব—তোমার এই দেনহে—
শশধর। আছো, থাক্ থাক্! ও-সব দেনহ-ফ্যেহ আমি কিছু বৃঝি নে, রসক্ষ আমার কিছুই
নেই। যা কর্তব্য তা কোনো রক্মে পালন করতেই হবে, এই বৃঝি। সাড়ে-আটটা বাজল তুমি আজ
কোরিশিথয়ানে বাবে বলেছিলে, বাও।—সতীশ, একটা কথা তোমাকে বলে রাখি। দানপ্রখানা আমি

মিস্টার লাহিড়িকে দিয়েই লিখিয়ে নিয়েছি। ভাবে বােধ হল, তিনি এই ব্যাপারে অত্যন্ত সম্তুণ্ট হলেন—তােমার প্রতি যে টান নেই এমন তাে দেখা গেল না। এমন-কি, আমি চলে আসবার সময় তিনি আমাকে বললেন, সতীশ আজকাল আমাদের সপ্তাে দেখা করতে আসে না কেন। আরো-একটা স্থবর আছে সতীশ, তােমাকে যে-আপিসে কাজ করিয়ে দিয়েছি সেখানকার বড়ােসাহেব তােমার খ্ব স্থ্যতি করছিলেন।

সতীশ। সে আমার গ্রেণে নয়। তোমাকে ভত্তি করেন বলেই আমাকে এত বিশ্বাস করেন।

শশধর। ওরে রামচরণ, তোর মাঠাকুরানীকে একবার ডেকে দে তো।

## স্কুমারীর প্রবেশ

স্কুমারী। কী স্থির করলে।

শশধর। একটা চমৎকার স্ল্যান ঠাউরেছি।

স্কুমারী। তোমার শানন যত চমংকার হবে সে আমি জানি। যা হোক, সতীশকে এ বাড়ি থেকে বিদায় করেছ তো?

শশধর। তাই যদি না করব, তবে আর স্প্যান কিসের। আমি ঠিক করেছি, সতীশকে আমাদের তরফ মানিকপত্তর লিখে-পড়ে দেব—তা হলেই সে স্বচ্ছন্দে নিজের খরচ চালিয়ে আলাতা হয়ে থাকতে পারবে। তোমাকে আর বিরম্ভ করবে না।

সর্কুমারী। আহা, কী সর্ন্দর স্প্যানই ঠাউরেছ। সৌন্দর্যে আমি একেবারে মর্প্থ! না না, ভূমি অমন পাগলামি করতে পারবে না, আমি বলে দিলাম।

শশধর। দেখো, এক সময়ে তো ওকেই সমস্ত সম্পত্তি দেবার কথা ছিল।

স্কুমারী। তখন তো আমার হরেন জন্মায় নি। তা ছাড়া তুমি কি ভাব, তোমার আর ছেলেপ্লে হবে না?

শশধর। স্কু, ভেবে দেখো, আমাদের অন্যায় হচ্ছে। মনেই করো-না কেন তোমার দ্ই ছেলে।

স্কুমারী। সে আমি অতশত ব্বি নে—তুমি যদি এমন কাজ কর তবে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব—এই আমি বলে গেলেম।

[ **প্রস্থা**ন

#### সতীশের প্রবেশ

শশধর। কী সতীশ, থিয়েটারে গেলে না?

সতীশ। না মেসোমশার, আর থিয়েটার না। এই দেখো, দীর্ঘকাল পরে মিস্টার লাহিড়ির কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছি। তোমার দানপত্তের ফল দেখো। সংসারের উপর আমার ধিক্কার জন্মে গেছে, মেসোমশার। আমি তোমার সে তালকে নেব না।

শশধর। কেন সতীশ।

সতীশ। নিজের কোনো মূল্য থাকে তবে সেই মূল্য দিয়ে যতট্কুকু পাওয়া যায় ততট্কুই ভোগ করব। তা ছাড়া তুমি যে আমাকে তোমার সম্পত্তির অংশ দিতে চাও, মাসিমার সম্মতি নিয়েছ তো?

শশধর। না, সে তিনি—অর্থাৎ, ব্রঝেছ—সে এক রকম করে হবে। হঠাৎ তিনি রাজি না ইতে পারেন, কিন্তু—যদিই বা—

সতীশ। তুমি তাঁকে বলেছ?

শশধর। হাঁ, বলেছি বৈকি। বিলক্ষণ! তাঁকে না বলেই কি আর—

সতীশ। তিনি রাজি হয়েছেন?

শশধর। তাকে ঠিক রাজি বলা যায় না বটে, কিন্তু ভালো করে ব্রিয়ের— থৈর্য থাকলেই— সতীশ। বৃথা চেণ্টা, মেসোমশায়। তাঁর নারাজিতে তোমার সম্পত্তি আমি নিতে চাই নে। তুমি তাঁকে বোলো, আজ পর্যন্ত তিনি যে অল্ল খাইয়েছেন তা উদ্পার না করে আমি বাঁচব না। তাঁর সমস্ত ঋণ সন্দস্থ শোধ করে তবে আমি হাঁফ ছাড়ব।

শশধর। সে কিছ্ই দরকার নেই, সতীশ। তোমাকে বরণ্ড কিছ্র নগদ টাকা গোপনে— সতীশ। না মেসোমশায়, আর ঋণ বাড়াব না। মাসিমাকে বোলো, আজই এখনি তাঁর কাছে হিসাব চুকিয়ে তবে জলগ্রহণ করব।

প্রস্থান

## পণ্ডম দুশ্য

#### বাগান

### সক্রেমারীর প্রবেশ

সাকুমারী। দেখো দেখি, এখন সতীশ কেমন পরিশ্রম করে কাজকর্ম করছে। দেখো, অতবড়ো সাহেব-বাব, আজকাল প্রানো কালো আলপাকার চাপকানের উপরে কোঁচানো চাদর ঝালিয়ে কেমন নিয়মিত আপিসে যায়!

শশধর। বড়োসাহেব সতীশের খুব প্রশংসা করেন।

স্কুমারী। ভালোই তো, যা মাইনে পাবে তাতেই বেশ চলে যাবে। তার উপরে যদি তোমার জমিদারিটা তাকে দিয়ে ব'স, তবে একদিনে সে টাই-কলার-জ্বা-ছড়ি কিনেই সেটা নিলামে চড়িয়ে দেবে। আমার প্রামশ নিয়ে যদি চলতে তবে সতীশ এতদিনে মানুষের মতো হত।

শশধর। বিধাতা আমাদের বৃদ্ধি দেন নি, কিন্তু স্ত্রী দিয়েছেন; আর তোমাদের বৃদ্ধি দিয়েছেন, তেমনি সঙ্গো সঙ্গো নির্বোধ স্বামীগৃলাকেও তোমাদের হাতে সমপ্রণ করেছেন— আমাদেরই জিত।

সন্কুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, ঢের হয়েছে, ঠাট্টা করতে হবে না। কিন্তু সতীশের পিছনে এতদিন যে-টাকাটা ঢেলেছ সে যদি আজ্ব থাকত, তবে—

শশধর। সতীশ তো বলেছে, কোনো-একদিন সে সমস্তই শোধ করে দেবে।

স্কুমারী। রইল। সে তো বরাবরই ঐরকম লম্বাচোড়া কথা বলে থাকে। তুমি ব্রিঝ সেই ভরসায় পথ চেয়ে বসে আছে।

শশধর। এতদিন তো ভরসা ছিল, তুমি যদি পরামর্শ দাও তো সেটা বিসর্জন দিই। সুকুমারী। দিলে তোমার বেশি লোকসান হবে না, এই পর্যন্ত বলতে পারি। ঐ-যে তোমার

সতীশবাব, আসছেন। আমি যাই।

### সতীশের প্রবেশ

সতীশ। মাসিমা, পালাতে হবে না, এই দেখো, আমার হাতে অস্ত্রশস্ত্র কিছ্,ই নেই— কেবল খানকয়েক নোট আছে।

শশধর। ইস্, এ যে একতাড়া নোট। যদি আপিসের টাকা হয় তো এমন করে সংগ নিয়ে বেড়ানো ভালো হচ্ছে না, সতীশ।

সতীশ। আর সংশ্যে নিয়ে বেড়াব না। মাসিমার পায়ে বিসর্জন দিলাম। প্রণাম হই মাসিমা। বিস্তর অনুগ্রহ করেছিলে, তখন তার হিসাব রাখতে হবে মনেও করি নি, সুতরাং পরিশোধের অঙক কিছ্ম ভূলচুক হতে পারে। এই পনেরো হাজার টাকা গ্লুনে নাও। তোমার হরেনের পোলাও-প্রমামে একটি তম্ভূলকণাও কম না পড়াক।

শশধর। এ কী কাণ্ড, সতীশ! এত টাকা কোথায় পেলে।

সতীশ। আমি গ্নেচট আজ ছয়মাস আগাম খরিদ করে রেখেছি—ইতিমধ্যে দর চড়েছে; তাই মুনাফা পেয়েছি।

শশধর। সতীশ, এ-যে জ্বুয়াখেলা!

সতীশ। খেলা এইখানেই শেষ, আর দরকার হবে না।

শশধর। তোমার এ টাকা তুমি নিয়ে যাও, আমি চাই না।

সতীশ। তোমাকে তো দিই নি, মেসোমশায়। এ মাসিমার ঋণশোধ, তোমার ঋণ কোনোকালে শোধ করতে পারব না।

শশধর। কী স্কু, এ টাকাগ্লো—

সুকুমারী। গুনে খাতাঞ্জির হাতে দাও-না, ঐখানেই কি ছড়ানো পড়ে থাকবে।

নোটগঢ়াল ভূলিয়া গঢ়ানিয়া দেখা

শশধর। সতীশ, খেয়ে এসেছ তো?

সতীশ। বাড়ি গিয়ে খাব।

শশধর। আাঁ, সে কী কথা। বেলা-যে বিশ্তর হয়েছে। আজ এইখানেই খেয়ে যাও।

সতীশ। আর খাওয়া নয়, মেসোমশায়। এক দফা শোধ করলেম, অরঋণ আর ন্তন করে ফাঁদতে পারব না।

[ প্রস্থান

স্কুমারী। বাপের হাত থেকে রক্ষা করে এতদিন ওকে খাইয়ে পরিয়ে মান্য করলেম, আজ হাতে দ্বুপয়সা আসতেই ভাবখানা দেখেছ? কৃতজ্ঞতা এমনি বটে! ঘোর কলি কিনা!

[উভয়ের প্রস্থান

#### সতীশের প্রবেশ

সতীশ। এই পিস্তলে দ্বি গ্রাল প্রেছি—এই যথেন্ত। আমার অন্তিমের প্রেয়সী। ও কে ও? হরেন! কী করছিস? এই সন্ধ্যার সময় বাগানে অন্ধকার যে, চারি দিকে কেউ নেই—পালা, পালা। (কপালে আঘাত করিয়া) সতীশ, কী ভাবছিস তুই— ওরে সর্বনেশে, চুপ চুপ— না না না, এ কী বকছি। আমি কি পাগল হয়ে গেল্বম— কে আছিস ওখানে। বেহারা, বেহারা! কেউ না, কেউ কোখাও নেই। মাসিমা! শ্নতে পাচ্ছ? ইঃ, একেবারে ল্টোপ্রিট করতে থাকবে। আঃ! হাতকে আর সামলাতে পারছি নে। হাতটাকে নিয়ে কী করি। হাতটাকে নিয়ে কী করা যায়।

। ছড়ি লইয়া সতীশ সবেগে চারাগাছগর্নিকে ক্রমাগত আঘাত করিতে লাগিল। তাহাতে তাহার উত্তেজনা ক্রমশ আরো বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে নিজের হাতকৈ সবেগে আঘাত করিল, কিন্তু কোনো বেদনা বোধ করিল না, শেষে পকেটের ভিতর হইতে পিশ্তল সংগ্রহ করিয়া লইয়া সে হরেনের দিকে সবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।]

হরেন। (চমকিয়া উঠিয়া) এ কী! দাদা নাকি! তোমার দুটি পায়ে পড়ি দাদা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, কাঁচা পেয়ারা পাড়ছিল ম, বাবাকে বলে দিয়ো না।

সতীশ। (চীৎকার করিয়া) মেসোমশায়, মেসোমশায়, এই বেলা রক্ষা করো, আর দেরি কোরো না—তোমার ছেলেকে এখনো রক্ষা করো।

শশধর। (ছর্টিয়া আসিয়া) কী হয়েছে, সতীশ। কী হয়েছে।

স্কুমারী। (ছব্টিয়া আসিয়া) কী হয়েছে, সতীশ। কী হয়েছে।

হরেন। কিছ্বই হয় নি, মা-- কিছ্বই না-- দাদা তোমাদের সংখ্য ঠাট্টা করছেন।

স্কুমারী। এ কী রকম বিশ্রী ঠাট্টা। ছি ছি, সকলই অনাস্থিট। দেখো দেখি! আমার ব্ক এখনো ধড়াস-ধড়াস করছে। সতীশ, মদ ধরেছ বৃঝি! সতীশ! পালাও— তোমার ছেলেকে নিয়ে এখনই পালাও! নইলে তোমাদের রক্ষা নেই।
[হরেনকে লইরা ক্রডপদে স্কুমারীর পলারন

শশধর। সতীশ, অমন উতলা হোয়ো না। ব্যাপারটা কী বলো। হরেনকে কার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য ডেকেছিলে।

সতীশ। আমার হাত থেকে। (পিস্তল দেখাইয়া) এই দেখো, এই দেখো, মেসোমশায়।

## দ্রতপদে বিধ্যুখীর প্রবেশ

বিধ্মুখী। সতীশ, তুই কোথায় কী সর্বনাশ করে এসেছিস বল্ দেখি! আপিসের সাহেব প্রিলস সংখ্য নিয়ে আমাদের বাড়িতে খানাতক্লাসি করতে এসেছে। যদি পালাতে হয়, এই বেলা পালা। হায় ভগবান, আমি তো কোনো পাপ করি নি, আমারই অদ্ধ্টে এত দঃখ ঘটে কেন।

সতীশ। ভয় নেই—পালাবার উপায় আমার হাতেই আছে।

শশধর। তবে কি তুমি-

সতীশ। তাই বটে মেসোমশায়, যা সন্দেহ করছ, তাই। আমি চুরি করে মাসির ঋণ শোধ করেছি। আমি চোর। মা. তুমি শ্নে খুশি হবে, আমি চোর, আমি খুনী! তোমার কীর্তি প্রের হল। এখন আর কাঁদতে হবে না— যাও তুমি, যাও তুমি, যাও যাও, আমার সম্মুখ থেকে যাও। আমার অসহা বোধ হচ্ছে।

শশধর। সতীশ, তুমি আমার কাছেও তো কিছু ঋণী আছ, তাই শোধ করে যাও। সতীশ। বলো কেমন করে শোধ করব। কী আমি দিতে পারি। কী চাও তুমি।

শশধর। ঐ পিস্তলটা।

সতীশ। এই দিলাম। আমি জেলেই যাব। না গেলে আমার পাপের ঋণ শোধ হবে না।

শশধর। পাপের ঋণ শাহ্নিতর শ্বারা শোধ হয় না সতীশ, কর্মের শ্বারাই শোধ হয়। তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি অনুরোধ করলে তোমার বড়োসাহেব তোমাকে জেলে দেবেন না। এখন থেকে জীবনকে সার্থক করে বেক্চ থাকো।

সতীশ। মেসোমশায়, আমার পক্ষে বাঁচা যে কত কঠিন তা তুমি জানো না—

শশধর। তব্ বাঁচতে হবে, আমার ঋণের এই শোধ। আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে না। সতীশ। তবে তাই হবে।

শশধর। আমার একটা অনুরোধ শোনো। তোমার মাকে আর মাসিকে ক্ষমা করো।

বিধ্নন্থী। বাবা, আমার কপালে ক্ষমা না থাকে নাই থাক্, ভগবান তোকে যেন ক্ষমা করেন। দিদির কাছে যাই। তাঁর পারে ধরি গো।

[ প্রস্থান

শশধর। তবে এসো সতীশ, আমার ঘরে আজ আহার করে যেতে হবে।

## দ্রতপদে নলিনীর প্রবেশ

নলিনী। সতীশ!

সতীশ। কী নলিনী।

নলিনী। এর মানে কী? এ চিঠি তুমি আমাকে কেন লিখেছ।

সতীশ। মানে বেমন ব্ৰেছিলে সেইটেই ঠিক। আমি তোমাকে প্ৰতারণা করে চিঠি লিখি নি। তবে আমার ভাগ্যক্রমে সকলই উলটো হয়। তুমি মনে করতে পার, তোমার দয়া উদ্রেক করবার জন্যই আমি--কিন্তু মেসোমশায় সাক্ষী আছেন, আমি অভিনয় করছিলেম না— তব্ যদি বিশ্বাস না হয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবার এখনো সময় আছে!

নলিনী। কী তুমি পাগলের মতো বকছ। আমি তোমার কী অপরাধ করেছি যে তুমি আমাকে এমন নিষ্ঠ্রভাবে—

সতীশ। যেজন্য আমি এই সংকল্প করেছি সে তুমি জান, নলিনী— আমি তো একবর্ণও া গোপন করি নি, তব্ব কি আমার উপর শ্রুম্থা আছে।

নলিনী। শ্রন্থা! সতীশ, তোমার উপর ঐজন্যই আমার রাগ ধরে। শ্রন্থা—ছি ছি, শ্রন্থা তো পৃথিবীতে অনেকেই অনেককে করে। তুমি যে-কাজ করেছ আমিও তাই করেছি— তোমাতে আমাতে কোনো ভেদ রাখি নি। এই দেখো, আমার গহনাগ্র্লি সব এনেছি— এগ্র্লো এখনো আমার সম্পত্তি নয়— এগ্র্লি আমার বাপ-মায়ের। আমি তাঁদের না ব'লে চুরি করেই এনেছি, এর কত দাম হতে পারে আমি কিছুই জানি নে; কিন্তু এ দিয়ে কি তোমার উম্থার হবে না।

শশধর। উম্ধার হবে, এই গহনাগ্রালির সংখ্যে আরো অম্ল্য যে-ধনটি দিয়েছ তা দিয়েই সতীশের উম্ধার হবে।

র্নালনী। এই যে শশধরবাব, মাপ করবেন, তাডাতাডিতে আপনাকে আমি--

শশধর। মা, সেজন্য লজ্জা কী। দ্ঘিটর দোষ কেবল আমাদের মতো ব্ডোদেরই হয় না— তোমাদের বরসে আমাদের মতো প্রবীণ লোক হঠাৎ চোথে ঠেকে না।—সতীশ, তোমার আপিসের সাহেব এসেছেন দেখছি। আমি তাঁর সঙ্গো কথাবার্তা কয়ে আসি। ততক্ষণ তুমি আমার হয়ে অতিথিসংকার করো। মা, এই পিস্তলটা এখন তোমার জিম্মাতেই থাকতে পারে।

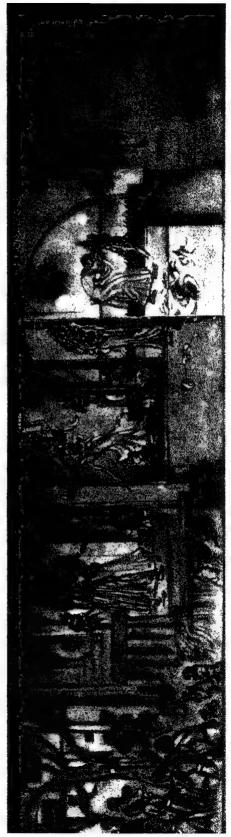

নটীর প্রা : শানিতনিকেতন চীনাডবন ভিতিগার ফ্রেন্কো

# নটীর পূজা

প্রকাশ - ১৯২৬

একই আখ্যানবস্তু অবলম্বনে 'কথা' (১৯০০) কাব্যগ্রন্থের "প্রজারিনী" কবিতা লিখিত। ১৩৩৩ বজাব্দের মাঘ মাসে নটীর প্রজার ম্বিতীয় অভিনয়কালে নাটকের 'স্চনা' প্রথম যোজিত হয় এবং উপালির ভূমিকায় রবীশূনাথ অভিনয় করেন; অভিনয়পূচীতে একটি ভূমিকা এবং নাট্যবিষয়সারও মাদ্রিত ছিল। ম্বিতীয় সংস্করণ থেকে গ্রন্থে 'স্চনা' অংশ সন্মিবিন্ট।

# নাট্যোল্লিখিত পাত্ৰপাত্ৰীগণ

ভিক্ষ্ উপালি

রাজমহিধী, মহারাজ বিশ্বিসারের প**র**ী

মহারানী লোকেশ্বরীর সহচরী

রাজকুমারীগণ

বৌশ্ধ ভিক্ষ্ণী বৌশ্ধম্মিরতা নটী

त्वान्ध्धर्मान् ज्ञािशंगी श्रष्टीवाना :

শ্রীমতীর সহচরী

রাজ্ঞিকংকরী ও রক্ষিণীগণ

লোকেশ্বরী মল্লিকা

বাসবী নন্দা রত্নাবলী

অজিতা ভদ্ৰা

উংপলপর্ণা শ্রীমতী

থা**শত।** মালতী

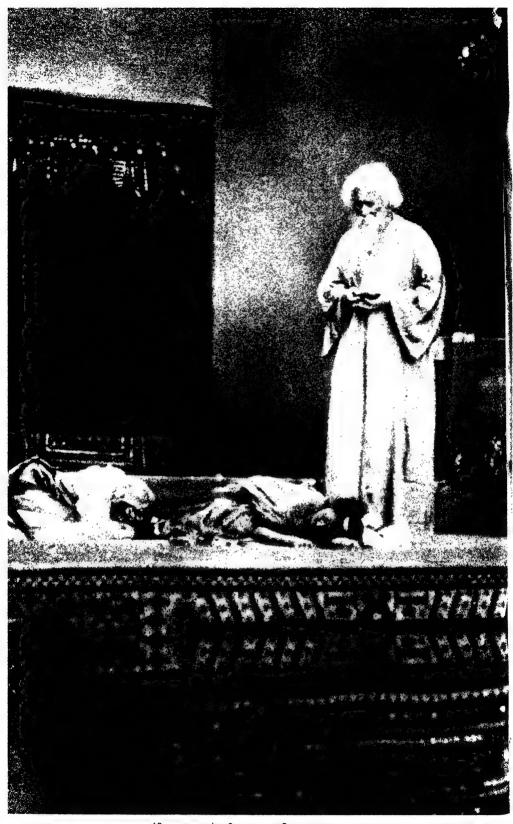

निगत भ्षा : जेभानि-दिश्य त्रवीम्त्रनाथ

## স্চনা

ভিক্ষ্ উপালির প্রবেশ
গান
প্রবিগগনভাগে
দীপত হইল সম্প্রভাত
তর্ণার্ণরাগে।
শা্র শা্ভ মা্হর্ত আজি
সাথিক করো রে,
অম্তে ভরো রে,
অমিতপ্ণাভাগী কে
জাগে, কে জাগে।

কে আছ? ভিক্ষা চাই, ভগবান বৃদ্ধের নামে ভিক্ষা আমার।

নটীর প্রবেশ ও প্রণাম

শন্ভশ্ভবতু কল্যাণম্। বংসে, তুমি কে?
নটী। আমি এই রাজবাড়ির নটী।
উপালি। এই প্রীতে আজ একা কেবল তুমিই জেগে?
নটী। রাজকন্যারা সকলেই ঘ্মিয়ে আছেন।
উপালি। ভগবান বৃদ্ধের নামে ভিক্ষা চাই।
নটী। প্রভু, অনুমতি কর্ন, রাজকন্যাদের ডেকে আনি।
উপালি। আজ তোমারই কাছে ভিক্ষা জানাতে এসেছি।

নটী। আমি যে অভাগী। প্রভূর ভিক্ষাপারে আমার দান কুণিঠত হবে। কী দেব অনুমতি কর্ন।

উপালি। তোমার যা শ্রেষ্ঠ দান।

নটী। আমার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কী সে তো আমি জানি নে।

উপালি। না, ভগবান তোমাকে দয়া করেছেন, তিনি জানেন।

নটী। প্রভূ, তা হলে তিনি স্বয়ং তূলে নিন যা আছে আমার।

উপালি। তাই নেবেন, তোমার প্জার ফ্ল। ঋতুরাজ বসন্ত যেমন করে প্রুপ-বনের আত্মদানকে আপনিই জাগিয়ে তোলেন। তোমার সেইদিন এসেছে আমি তোমাকে জানিয়ে গেলুম। তুমি ভাগ্যবতী।

নটী। আমি অপেক্ষা করে থাকব।

[ প্রস্থান

#### রাজকন্যাদের প্রবেশ

প্রভূ, ভিক্ষা নিয়ে যান। ফিরে যাবেন না, ফিরে যাবেন না। এ কী হল? চলে গেলেন? রত্নাবলী। ভয় কী তোমাদের বাসবী? ভিক্ষা নেবার লোকের অভাব নেই— ভিক্ষা দেবার লোকই কম।

নন্দা। নারত্না, ভিক্ষা নেবার লোককেই সাধনা করে খ'জে পেতে হয়। আজকের দিন ব্যর্থ হল।

#### প্রথম অৎক

## মগধপ্রাসাদ-কুঞ্জবনে

# মহারানী লোকেশ্বরী, ভিক্ষ্ণী উৎপলপর্ণা

লোকেশ্বরী। মহারাজ বিশ্বিসার আজ আমাকে স্মরণ করেছেন?

ভিক্ষা। হা।

লোকেশ্বরী। আজ তাঁর অশোকচৈত্যে প্জো-আয়োজনের দিন—সেইজন্যেই ব্রবি?

ভিক্ষ্ণী। আজ বসন্তপ্ৰিমা।

লোকেশ্বরী। প্জা? কার প্জা?

ভিক্ষ্বাী। আজ ভগবান বৃদ্ধের জন্মোৎসব— তাঁর উন্দেশে প্জা।

লোকেশ্বরী। আর্যপর্তকে বোলো গিয়ে আমার সব প্জা নিঃশেষে চুকিয়ে দিয়েছি। কেউ-বা ফুল দেয় দীপ দেয়— আমি আমার সংসার শুন্য করে দিয়েছি।

ভিক্ষা। কী বলছ মহারানী?

লোকেশ্বরী। আমার একমার ছেলে, চিত্র—রাজপত্ত আমার—তাকে ভূলিয়ে নিয়ে গেল ভিক্ষত্ করে। তব্যু বলে প্রাদাও। লতার মূল কেটে দিলে, তব্যু চায় ফ্লের মঞ্জরী।

ভিক্ষ্ণী। যাকে দিয়েছ তাকে হারাও নি। কোলে যাকে পেয়েছিলে আজ বিশ্বে তাকেই পেয়েছ। লোকেশ্বরী। নারী, তোমার ছেলে আছে?

ভিক্ণী। না।

লোকেশ্বরী। কোনোদিন ছিল?

ভিক্ষ্ণী। না। আমি প্রথম বরসেই বিধবা।

लाक्य्यती। जा रत्न हुन करता। य कथा जान ना रत्न कथा वात्ना ना।

ভিক্ষ্ণী। মহারানী, সতাধর্মকে তুমিই তো রাজান্তঃপ্রেরে সকলের প্রথমে আহ্বান করে এনেছিলে। তবে কেন আজ-

লোকেশ্বরী। আশ্চর্য—মনে আছে তো দেখি। ভেবেছিলেম সে-কথা বৃক্তি তোমাদের গ্রের্
ভূলে গিরেছেন। ভিক্ষ্ ধর্মার্চিকে ডাকিয়ে প্রতিদিন কল্যাণপণ্ডবিংশতিকা পাঠ করিয়ে তবে জল
গ্রহণ করেছি, একশো ভিক্ষ্কে অন্ন দিয়ে তবে ভাঙত আমার উপবাস, প্রতিবংসর বর্ষার শেষে
সম্পত সংঘকে গ্রিচীবর বস্ত্র দেওয়া ছিল আমার ব্রত। বৃদ্ধের ধর্মবৈরী দেবদন্তের উপদেশে যেদিন
এখানে সকলেরই মন টলমল, একা আমি অবিচলিত নিষ্ঠায় ভগবান তথাগতকে এই উদ্যানের
অশোকতলায় বসিয়ে সকলকে ধর্মতত্ব শ্রনিয়েছি। নিষ্ঠায়, অকৃতজ্ঞ, শেষে এই প্রেশ্বরর
আমারই! যে-মহিষীরা বিশেষে জনলেছিল, আমার অন্নে বিষ মিশিয়েছে যারা, তাদের তো কিছ্ই
হল না, তাদের ছেলেরা তো রাজভোগে আছে।

ভিক্ষ্ণী। সংসারের ম্লো; ধর্মের ম্লা; নয় মহারানী। সোনার দাম আর আলোর দাম কি এক?

লোকেশ্বরী। যেদিন দেবদন্তের কাছে আত্মসমপ্রণ করেছিলেন কুমার অজাতশন্ত্র আমি নির্বোধ সেদিন হেসেছিলেম। ভেবেছিলেম ভাঙা ভেলায় এরা সম্মূর পার হতে চায়। দেবদন্তের শক্তির জোরে পিতা থাকতেই রাজা হবেন এই ছিল তাঁর আশা। আমি নির্ভায়ে সগর্বে বললেম, দেবদন্তের চেয়েও যে-গর্বুর প্রণাের জোর বেশি তাঁর প্রসাদে অমঙ্গল কেটে যাবে। এত বিশ্বাস ছিল আমার। ভগবান বৃষ্ধকে—শাক্যসিংহকে—আনিয়ে তাঁকে দিয়ে আর্যপ্রকে আশীর্বাদ করালেম। তব্ জয় হল কার?

ভিক্ষ্ণী। তোমারই। সেই জয়কে অন্তর থেকে বাইরে ফিরিয়ে দিয়ো না। লোকেশ্বরী। আমারই!

ভিক্ষ্ণী। নয় তো কী! প্রের রাজ্যলোভ দেখে মহারাজ বিশ্বিসার স্বেচ্ছায় যেদিন সিংহাসন ছেড়ে দিতে পারলেন সেদিন তিনি যে রাজ্য জয় করেছিলেন---

লোকেশ্বরাী। সে রাজ্য মুখের কথা, ক্ষত্রিয় রাজার পক্ষে সে বিদ্রুপ; আর আমার দিকে তাকাও দেখি। আমি আজ স্বামীসত্ত্ব বিধবা, পুরুসত্ত্বে পুরুহীনা, প্রাসাদের মাঝখানে থেকেও নির্বাসিতা। এটা তো মুখের কথা নয়। যারা তোমাদের ধর্ম কোনোদিন মানে নি তারা আজ আমাকে দেখে অবজ্ঞায় হেসে চলে যাচ্ছে। তোমরা যাঁকে বল শ্রীবজ্রসত্ত্ব, আজ কোথায় তিনি—পড়ুক-না তাঁর বজ্ব এদের মাথায়।

ভিক্ষ্ণী। মহারানী, এর মধ্যে সত্য আছে কোথায়? এ তো ক্ষণকালের স্বণ্ন— যাক-না ওরা হেসে।

লোকেশবরী। স্বশন বটে! তা এই স্বশনটা আমি চাই নে। আমি চাই অন্য স্বশনটা যাকে বলে বিত্ত, যাকে বলে পাত্র, যাকে বলে মান। সেই স্বশেন বিকশিত হয়ে ঐ দিকে যাঁরা মাথা উচ্চু করে বেড়াচ্ছেন, বলো-না তাঁদের গিয়ে। পাজো দিন-না তাঁরা।

্ভিক্ষ্ণী। যাই তবে।

লোকেশ্বরী। যাও, কিন্তু আমার মতো নির্বোধ নয় ওরা। ওদের কিছ্ই হারাবে না, সবই থাকবে। ওরা তো বৃশ্ধকে মানে নি, শাক্যসিংহের দয়া তো ওদের উপর পড়ে নি, তাই বেংচে গেল, বেংচে গেল ওরা। অমন সতন্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ধৈর্যের ভান করতে শিথেছ?

ভিক্ষ্ণী। কেমন করে বলব? এখনো ভিতরে ভিতরে ধৈর্য ভঙ্গ হয়।

লোকেশ্বরী। ধৈর্য ভঙ্গ হয় তব্ব মনে মনে কেবল আমাদের ক্ষমাই করছ। তোমাদের এই নীরব স্পর্যা অসহ্য। যাও।

[ভিক্নীর প্রস্থানোদাম

শোনো শোনো, ভিক্ষ্বণী। চিত্র কী-একটা নতুন নাম নিয়েছে।— জান তুমি?

ভিক্ষ্ণী। জানি, কুশলশীল।

লোকেশ্বরী। যে নামে তার মা তাকে ডেকেছে সেটা আজ তার কাছে অশ্বচি! তাই ফেলে দিয়ে চলে গেল।

ভিক্ষ্ণী। মহারানী, যদি ইচ্ছা কর তাঁকে একদিন তোমার কাছে আনতে পারি।

লোকেশ্বরী। আমি ইচ্ছা করতে যাব কোন্ লভ্জায়। আর আজ তুমি আনবে তাকে আমার কাছে, যে প্রথম এনেছে তাকে এই প্থিবীতে!

ভিক্ষ্ণী। তবে আদেশ করো আমি যাই।

লোকেশ্বরী। একট্ব থামো। তোমার সংখ্য তার দেখা হয়?

ভিক্ষ্ণী। হয়।

লোকেশ্বরী। আচ্ছা, একবার নাহয় তাকে—যদি সে—না, থাক্।

ভিক্ষ্বণী। আমি তাঁকে বলব। হয়তো তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হবে।

ে প্রস্থান

লোকেশ্বরী। হয়তো, হয়তো, হয়তো! নাড়ীর রক্ত দিয়ে তাকে তো পালন করেছিলাম, তার মধ্যে 'হয়তো' ছিল না। এতদিনের সেই মাতৃঋণের দাবি আজ এই একট্খানি 'হয়তো'য় এসে ঠেকল। একেই বলে ধর্ম'! মল্লিকা।—

মল্লিকার প্রবেশ

মল্লিকা। দেবী!

লোকেশ্বরী। কুমার অজাতশন্ত্র সংবাদ পেলে?

মলিকা। পেয়েছি। দেবদন্তকে আনতে গেছেন। এ রাজ্যে <u>চিরত্ম-প্</u>জার কিছ**্**ই বাকি থাকবে না।

লোকেশ্বরী। ভীর্! রাজার সাহস নেই রাজত্ব করতে। বৃশ্ধধর্মের কত যে শক্তি তার প্রমাণ তো আমার উপর দিয়ে হয়ে গেছে। তব্ ঐ অপদার্থ দেবদক্তের আড়ালে না দাঁড়িয়ে এই মিথাাকে উপেক্ষা করতে ভরসা হল না।

মল্লিকা। মহারানী, যাদের অনেক আছে তাদেরই অনেক আশঙ্কা। উনি রাজ্যেশ্বর, তাই ভয়ে ভয়ে সকল শক্তির সঙ্গেই সন্থির চেন্টা। বৃন্ধশিষ্যের সমাদর যখন বেশি হয়ে যায় অমনি উনি দেবদত্ত-শিষ্যদের ডেকে এনে তাদের আরো বেশি সমাদর করেন। ভাগ্যকে দুই দিক থেকেই নিরাপদ করতে চান।

লোকেশ্বরী। আমার ভাগ্য একেবারে নিরাপদ। আমার কিছুই নেই, তাই মিথ্যাকে সহায় করবার দুর্বলি বৃদ্ধি ঘুচে গেছে।

মল্লিকা। দেবী, ভিক্ষ্ণী উৎপলপর্ণার মতোই তোমার এ কথা। তিনি বলেন, লোকেশ্বরী মহারানীর ভাগ্য ভালো, মিথ্যা যে-সব খোঁটায় মান্যকে বাঁধে, ভগবান মহাবোধির কূপায় সেই-সব খোঁটাই তাঁর ভেঙে গেছে।

লোকেশ্বরী। দেখো, ঐ-সব বানানো কথা শ্নুনলে আমার রাগ ধরে। তোমাদের অতিনির্মাল ফার্কা সত্য নিয়ে তোমরা থাকো, আমার ঐ মাটিতে-মাখা খ্র্টি-কটা আমাকে ফিরিয়ে দাও। তা হলে আবার নাহয় অশোকচৈত্যে দীপ জন্মলব, একশো শ্রমণকে অন্ন দেব, ওদের যত মন্দ্র আছে সব একধার থেকে আবৃত্তি করিয়ে যাব। আর, তা যদি না হয় তো আস্ক্রন দেবদন্ত, তা তিনি সাঁচ্চাই হোন আর ঝ্রটোই হোন। যাই, একবার প্রাসাদশিখরে গিয়ে দেখি গে এবা কত দ্রে।

িউভয়ের প্রস্থান

বীণা হস্তে শ্রীমতীর প্রবেশ

প্রীমতী। (লতাবিভানতলে আসন বিছাইয়া, দুরে চাহিয়া) সময় হল, এসো তোমরা।

আপন-মনে গান

নিশীথে কী কয়ে গেল মনে
কী জানি, কী জানি!
সে কি ঘুমে সে কি জাগরণে
কী জানি, কী জানি!

মালতীর প্রবেশ

মালতী। তুমি শ্রীমতী?

শ্রীমতী। হাঁগো, কেন বলো তো।

মালতী। প্রতিহারী পাঠিয়ে দিলে তোমার কাছে গান শিখতে।

শ্রীমতী। প্রাসাদে তোমাকে তো পূর্বে কখনো দেখি নি।

মালতী। নতুন এসেছি গ্রাম থেকে, আমার নাম মালতী।

শ্রীমতী। কেন এলে বাছা? সেখানে কি দিন কার্টছিল না? ছিলে প্জার ফ্ল, দেবতা ছিলেন খ্নি; হবে ভোগের মালা, উপদেবতা হাসবে। বার্থ হবে তোমার বসন্ত। গান শিখতে এসেছ? এইট্কু তোমার আশা?

মালতী। সত্যি বলব? তার চেয়ে অনেক বড়ো আশা। বলতে সংকোচ হয়।

শ্রীমতী। ও, ব্রেছে। রাজরানী হবার দ্বাশা। প্রেজনেম যদি অনেক দ্বুকৃতি করে থাক

তো হতেও পার। বনের পাখি সোনার খাঁচা দেখে লোভ করে, যখন তার ডানায় চাপে দৃ্ভবৃদ্ধি। যাও, যাও, ফিরে যাও, এখনো সময় আছে।

মালতী। কী তুমি বলছ দিদি, ভালো ব্রুতে পারছি নে। শ্রীমতী। আমি বলছি—

গান

বাঁধন কেন ভূষণবেশে তোরে ভোলায় হায় অভাগী! মরণ কেন মোহন হেসে তোরে দোলায়, হায় অভাগী!

মালতী। তুমি আমাকে কিছ্ই বোঝ নি। তবে স্পণ্ট করে বলি। শ্নেছি একদিন ভগবান বৃশ্ধ বসেছিলেন এই আরাম-বনে অশোকতলায়। মহারাজ বিশ্বিসার সেইখানেই নাকি বেদী গড়ে দিয়েছেন।

শ্রীমতী। হাঁ, সত্য।

মালতী। রাজবাড়ির মেয়েরা সন্ধ্যাবেলায় সেখানে প্রজা দেন। আমার যদি সে অধিকার না থাকে আমি সেখানে ধুলা ঝাঁট দেব এই আশা করে এখানে গায়িকার দলে ভর্তি হয়েছি।

শ্রীমতী। এসো এসো বোন. ভালো হল। রাজকন্যাদের হাতে প্রভার দীপে ধোঁয়া দেয় বোশ, আলো দেয় কম। তোমার নির্মাল হাত-দ্খানির জন্যে অপেক্ষা ছিল। কিন্তু, এ কথা তোমাকে মনে করিয়ে দিলে কে?

মালতী। কেমন করে বলব দিদি। আজ বাতাসে বাতাসে যে আগ্রনের মতো কী এক মন্দ্র লেগেছে। সেদিন আমার ভাই গেল চলে। তার বরস আঠারো। হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলেম, 'কোথায় যাচ্ছিস ভাই', সে বললে, 'খাজতে।'

শ্রীমতী। নদীর সব ঢেউকেই সম্দ্র আজ এক ডাকে ডেকেছে। পূর্ণচাঁদ উঠল — এ কী! তোমার হাতে যে আংটি দেখি! কেমন লাগছে যে। স্বর্গের মন্দারকুর্ণড় তো ধ্লোর দামে বিকিয়ে গেল না?

মালতী। তবে খ্লে বলি— তুমি সব কথা ব্ৰবে।

শ্রীমতী। অনেক কে'দে বোঝবার শক্তি হয়েছে।

মালতী। তিনি ধনী, আমরা দরিদ্র। দরে থেকে চুপ করে তাঁকে দেখেছি। একদিন নিজে এসে বললেন, 'মালতীকে আমার ভালো লাগে।' বাবা বললেন, 'মালতীর সোভাগ্য।' সব আয়োজন সারা হল যেদিন এলেন তিনি শ্বারে। বরের বেশে নয়, ভিক্ষার বেশে। কাষায়বস্ত্র, হাতে দশ্ভ। বললেন, 'যদি দেখা হয় তো মান্তির পথে, এখানে নয়।'— দিদি, কিছা মনে কোরো না— এখনো চোখে জল আসছে, মন ষে ছোটো।

শ্রীমতী। চোঝের জল বয়ে যাক-না। মুক্তিপথের ধুলো ঐ জলে মরবে।

মালতী। প্রণাম করে বললেম, 'আমার তো বন্ধন ক্ষয় হয় নি। ষে-আংটি পরাবে কথা দিয়ে-ছিলে, সেটি দিয়ে যাও।' এই সেই আংটি। তগবানের আরতিতে এটি যেদিন আমার হাত থেকে তার পায়ে খসে পড়বে সেইদিন মৃত্তির পথে দেখা হবে।

শ্রীমতী। কত মেয়ে ঘর বে'ধেছিল, আজ তারা ঘর ভাঙল। কত মেয়ে চীবর পরে পথে বেরিয়েছে, কে জানে সে কি পথের টানে না পথিকের টানে! কতবার হাত জ্যোড় করে মনে মনে প্রার্থনা করি—বিল, 'মহাপ্রেষ, উদাসীন থেকো না। আজ ঘরে ঘরে নারীর চোথের জলে তুমিই বন্যা বইরে দিলে, তুমিই তাদের শান্তি দাও।' রাজবাড়ির মেয়েরা ঐ আসছেন।

বাসবা নন্দা রক্নাবলা অঞ্চিতা মক্লিকা ভদ্রার প্রবেশ

বাসবী। এ মেয়েটি কে! দেখি দেখি, চুল চ্ড়া করে বে'খেছে, অলকে দিয়েছে জবা! নন্দা,

দেখে যাও, আকল্দের মালা দিয়ে বেণী কী রকম উচ্চু করে জড়িয়েছে। গলায় ব্রিঝ কুচফলের হার? শ্রীমতী, এ কোথা থেকে এল?

শ্রীমতী। গ্রাম থেকে। ওর নাম মালতী।

রক্লাবলী। প্রেছে একটি শিকার! ওকে শিষ্যা করবে বৃঝি? আমাদের উম্পার করতে পারলে না, এখন গ্রামের মেয়ে ধরে মুক্তির ব্যাবসা চালাবে!

শ্রীমতী। গ্রামের মেরের ম্বিন্তর ভাবনা কী? ওখানে স্বর্গের হাতের কাজ ঢাকা পড়ে নি, না ধ্বায়, না মণিমাণিকো; স্বর্গ তাই আপনি ওদের চিনে নেয়।

রত্নাবলী। স্বর্গে যদি না যাই সেও ভালো, কিন্তু তোমার উপদেশের জ্ঞারে যেতে চাই নে। গণেশের ই'দ্বরের কুপায় সিম্পিলাভ করতে আমার উৎসাহ নেই; বরণ্ড যমরাজের মহিষ্টাকে মানতে রাজি আছি।

নন্দা। রত্না, তোমার বাহন তো তৈরিই আছে, লক্ষ্মীর পে'চা। দেখো তো অজিতা, শ্রীমতীকে নিয়ে কেন বিদ্রুপ ? ও তো উপদেশ দিতে আঙ্গে না।

বাসবী। ওর চুপ করে থাকাই তো রাশীকৃত উপদেশ। ঐ দেখো-না, চুপি চুপি হাসছে। ওটা কি উপদেশ হল না?

রত্নাবলী। মহৎ উপদেশ! অর্থাৎ কিনা, মধ্বরের শ্বারা কট্বকে জয় করবে, হাস্যের শ্বারা ভাষাকে।

বাসবী। একটা ঝগড়া কর-না কেন, শ্রীমতী? এত মধ্র কি সহা হয়! মান্ষকে লঙ্জা দেওয়ার চেয়ে মান্ষকে রাগিয়ে দেওয়া যে চের ভালো।

শ্রীমতী। ভিতরে তেমন ভালো যদি হতেম বাইরে মন্দর ভান করলে সেটা গায়ে লাগত না। কলঙ্কের ভান করা চাঁদকেই শোভা পায়। কিন্তু, অমাবস্যা! সে যদি মেঘের মনুখোশ পরে!

অজিতা। ঐ দেখো, গ্রামের মেয়েটি অবাক হয়ে ভাবছে, রাজবাড়ির মেরেগন্লোর রসনায় রস নেই, কেবল ধারই আছে। কী তোমার নাম, ভলে গেছি।

মালতী। মালতী।

অজিতা। কী ভাবছিলে বলো-না।

भानजी। पिर्मिक ভाলোবেসেছি, তাই ব্যথা नागिहन।

অজিতা। আমরা যাকে ভালোবাসি তাকেই ব্যথা দেবার ছল করি। রাজবাড়ির অলংকার-শাস্তের এই নিয়ম। মনে রেখো।

ভদ্র। মালতী, কী একটা কথা যেন বলতে যাচ্ছিলে? বলেই ফেলো-না। আমাদের তুমি কী ভাব জানতে ভারি কোত্তল হয়।

মালতী। আমি বলতে চাচ্ছিলেম, 'হাঁ গা, তোমরা নিজের কথা শ্ননতেই এত ভালোবাস, গান শোনবার সময় বয়ে যায়।'

## সকলের উচ্চহাস্য

বাসবী। হাঁ গা! হাঁ গা! রাজবাড়ির ব্যাকরণচণ্ডব্রেড ডাকো, তাঁর শিক্ষা সন্বোধনের শেষ পর্যতে পেশছয় নি।

রত্নাবলী। হাঁ গা বাসবী! হাঁ গা রাজকুলম কুটমণিমালিকা!

বাসবী। হাঁ গা রত্নবলী! হাঁ গা ভ্রনমোহনলাবণ্যকোম্দী! ব্যাকরণের এ কী ন্তন সম্পদ! সম্বোধনে হাঁ গা!

মালতী। দিদি, এ'রা কি আমার উপরে রাগ করেছেন?

নন্দা। ভয় নেই তোমার মালতী। দিগ্বালিকারা শিউলিবনে বখন শিল বৃষ্টি করে তখন রাগ ক'রে করে না, তাদের আদের করবার প্রথাই ঐ। অজিতা। ঐ দেখো, শ্রীমতী মনে মনেই গান গেয়ে যাচ্ছে। আমাদের কথা ওর কানেই পেণচচ্ছে না। শ্রীমতী, গলা ছেড়ে গাও-না, আমরাও যোগ দেব!

> শীমতীর গান নিশীথে কী কয়ে গেল মনে কী জানি, কী জানি! সে কি ঘামে সে কি জাগরণে কাঁজানি, কাঁজানি! নানা কাজে নানা মতে ফিরি ঘরে, ফিরি পথে--সে কথা কি অগোচরে বাজে ক্ষণে ক্ষণে কী জানি, কী জানি! সে কথা কি অকারণে ব্যথিছে হৃদয়— একি ভয় একি জয়! সে কথা কি কানে কানে বারে বারে কয় 'আর নয়', 'আর নয়'! সে কথা কি নানা সুরে वल यात, 'हला मृत्त'--সে কি বাজে বুকে মম, বাজে কি গগনে, কী জানি. কী জানি!

বাসবী। মালতী, তোমার চোখে যে জল ভরে এল। এ গানের মধ্যে কী ব্রুকলে বলো তো।

মালতী। শ্রীমতী ডাক শ্বনেছে।

বাসবা। কার ডাক?

মালতী। যার ডাকে আমার ভাই গেল চলে। যার ডাকে আমার—

বাসবী। কে, কে তোমার?

শ্রীমতী। মালতী, বোন আমার, চুপ, আর বলিস নে। চোখ মুছে ফেল, এ কাঁদবার জায়গা নয়।

বাসবী। শ্রীমতী, ওকে বাধা দিলে কেন? তুমি কি মনে ভাব আমরা কেবল হাসতেই জানি?

ভদ্রা: আমরা কি একেবারেই জানি নে হাসি কোন্ জায়গায় নাগাল পায় না?

মালতী। রাজকুমারী, আজ তো বাতাসে বাতাসে কথা চলছে, তোমরা শোন নি?

নন্দা। সকালের আলোতে পশ্মের পাপড়ি খুলে যায়, কিন্তু রাজপ্রাসাদের দেয়াল তো খোলে না।

#### লোকেশ্বরীর প্রবেশ। সকলের প্রণাম

লোকেশ্বরী। আমি সহ্য করতে পারছি নে। ঐ শ্নছ না রাস্তায় রাস্তায় স্তবের ধর্নি—

৪ নমো বৃশ্ধায় গ্রবে, নমঃ সংঘায় মহন্তমায়। শ্নলে এখনো আমার ব্কের ভিতর দ্লে ওঠে।

কোনে হাত দিয়া) আজই থামিয়ে দেওয়া চাই। এখনই! এখনই!

মল্লিকা। দেবী, শাশ্ত হোন।

লোকেশ্বরী। শান্ত হব কিসে? কোন্ মন্তে শান্ত করবে? সেই, নমঃ প্রমশান্তায় মহাক র্বিকায়— এ মন্ত্র আর নয়, আর নয়। আমার মন্ত্র, নমো বক্সক্রোধডাকিন্যে, নমঃ শ্রীবক্সমহাকালায়। অন্ত্র দিয়ে, আগ্নুন দিয়ে, রক্ত দিয়ে জগতে শান্তি আসবে। নইলে মার কোল

ছেড়ে ছেলে চলে বাবে, সিংহাসন থেকে রাজমহিমা জীর্ণপরের মতো খসে খসে পড়বে—তোমরা কুমারীরা এখানে কী করছ?

রত্নাবলী। (হাসিয়া) অপেক্ষা করছি উন্ধারের। মলিন মনকে নির্মাল ক'রে এই শ্রীমতীর শিষ্যা হবার পথে একট্ব একট্ব করে এগোচিছ।

বাসবী। অপ্রাব্য তোমার এই অত্যুক্তি।

লোকেশ্বরী। এই নটীর শিষ্যা! শেষকালে তাই ঘটাবে, সেই ধর্মই এসেছে। পতিতা আসবে পরিব্রাণের উপদেশ নিয়ে! শ্রীমতী বৃনিঝ আজ হঠাৎ সাধনী হয়ে উঠেছে? যেদিন ভগবান বৃশ্ধ আশোকবনে এসেছিলেন রাজপ্রবীর সকলেই তাঁকে দেখতে এল, একেও দয়া করে ভাকতে পাঠিয়েছিলেম। পাপিষ্ঠা এলই না। তব্ব, আজ নাকি ভিক্ষ্ব উপালি রাজবাড়িতে একমাত্র ওর হাতেই ভিক্ষা নিতে আসে, রাজকুমারীদের এড়িয়ে যায়। মৄঢ়ে, রাজবংশের মেয়ে হয়ে তোরা এই ধর্মকে অভার্থনা করতে বসেছিস, উচ্চ আসনকে ধ্বলায় টেনে ফেলবার এই ধর্ম! যেখানে রাজার প্রভাব ছিল সেখানে ভিক্ষ্বর প্রভাব হবে—একে ধর্ম বিলস তোরা আত্মঘাতিনীরা? উপালি তোকে কী মন্ত্র দিয়েছে উচ্চারণ কর দেখি নটী। দেখি কতবড়ো সাহস। পাপরসনায় পক্ষাঘাত হবে না? শ্রীমতী। করজোডে, উঠিয়া দাঁভাইয়া)

ওঁ নমো ব্ৰুধায় গ্রবে নমো ধর্মায় তারিণে নমঃ সংঘায় মহত্তমায় নমঃ।

লোকেশ্বরী। ওঁ নমো বংশ্ধায় গ্রবে— থাক্ থাক্, থাম্ থাম্। শ্রীমতী। মদ্ধতায় অনাথায় অনুকম্পায় যে বিভো—

লোকেশ্বরী। (বক্ষে করাঘাত করিয়া) ওরে অনাথা, অনাথা! শ্রীমতী, একবার বলো তো, মহাকার্ন্বিকো নাথো—

## উভয়ে আবৃ,ত্তি

মহাকার্বিকো নাথো হিতায় সম্বপাণিনং প্রেছা পারমী সম্বা সপত্তোসম্বোধিম্ব্রমম্।

লোকেশ্বরী। হয়েছে হয়েছে, থাক্, আর নয়। নমো বন্ধ্রঞাধডাকিন্যে!

## অন্চরীর প্রবেশ

অন্চরী। মহারানী, এই দিকে আস্থন নিভ্তে। (জনান্তিকে) রাজকুমার চিত্র এসেছেন জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

লোকেশ্বরী। কে বলে ধর্ম মিথ্যা! পর্ণ্যমন্ত্রে যেমনি উচ্চারণ অমনি গেল অমশ্বল। ওরে বিশ্বাসহীনারা, তোরা আমার দরঃখ দেখে মনে মনে হেসেছিল। মহাকার্মণিকো নাথো—তাঁর কর্ণার কতবড়ো শক্তি। পাথর গলে যায়। এই আমি তোদের স্বাইকে বলে যাচ্ছি, পাব আবার প্রকে, পাব আবার সিংহাসন। যারা ভগবানকে অপমান করেছে দেখব তাদের দর্প কতদিন থাকে।

বৃশ্ধং সরণং গচ্চামি ধশ্মং সরণং গচ্চামি সংঘং সরণং গচ্চামি।

[বলিতে বলিতে অন্চরীসহ প্রস্থান

রত্নবলী। মল্লিকা, হাওয়া আবার কোন্দিক থেকে বইল?

মিপ্লকা। আজকাল আকাশ জনুড়ে এ-যে পাগলামির হাওয়া, এর কি গতির স্থিরতা আছে? হঠাং কাকে কোন্ দিকে নিয়ে যায় কেউ বলতে পারে না। সেই-যে কলন্দক আজ চল্লিশ বছর জ্বো থেলে কাটালে, সে হঠাং শ্বিন নাকি ওদের অর্হং হয়ে উঠেছে! আবার নন্দিবর্ধন, যজ্ঞে যে সর্বস্ব দিতে পণ করলে আজ রাহ্মণ দেখলে সে মারতে যায়।

রত্নাবলী। তা হলে রাজকুমার চিত্র ফিরে এলেন?

মল্লিকা। দেখো-না শেষ পর্যন্ত কী হয়।

মালতী: জগবান দয়াবতার যেদিন এখানে এসেছিলেন সেদিন শ্রীমতীদিদি, তাঁকে দেখতে যাও নি, একি সত্য?

শ্রীমতী। সত্য। তাঁকে দেখা দেওরাই যে প্জো দেওরা। আমি মলিন, আমার মধ্যে তো নৈবেদ্য প্রস্তুত ছিল না।

মালতী। হায় হার, তবে কী হল দিদি?

শ্রীমতী। অত সহজে তাঁর কাছে গেলে যে যাওয়া ব্যর্থ হয়। তাঁকে কি চেয়ে দেখলেই দেখি, তাঁর কথা কানে শ্নলেই কি শোনা যায়?

রত্নাবলী। ইস, এটা আমাদের 'পরে কটাক্ষপাত হল। একট্ব প্রশ্রয়ের হাওয়াতেই নটীর সৌজন্যের আবরণ উড়ে বার।

শ্রীমতী। কৃত্রিম সোজন্যের দিন আমার গেছে। মিথ্যা স্তব করব না, স্পণ্টই বলব, তোমাদের চোখ ঘাঁকে দেখেছে তোমরা তাঁকে দেখ নি।

রত্নাবলী। বাসবী, ভদ্রা, এই নটীর স্পর্ধা সহ্য করছ কেমন করে!

বাসবী। বাহির থেকে সত্যকে যদি সহ্য করতে না পারি তা হলে ভিতর থেকে মিথ্যাকে সহ্য করতে হবে। শ্রীমতী আর-একবার গাও তো তোমার মন্দ্রটি, আমার মনের কাঁটাগ্রলোর ধার থয়ে যাক।

শ্রীমতী।

ওঁ নমো বুদ্ধায় পর্রবে নমো ধর্মায় তারিলে নমঃ সংঘায় মহত্তমায় নমঃ।

নন্দা। ভগবানকে দেখতে গিয়েছিলেম আমরা, ভগবান নিজে এসে দেখা দিয়েছেন শ্রীমতীকে, ওর অন্তরের মধ্যে।

রত্নাবলী। বিনয় ভূলেছ নটী! এ কথার প্রতিবাদ করবে না?

শ্রীমতী। কেন করব রাজকুমারী? তিনি বদি আমারও অন্তরে পা রাখেন তাতে কি আমার গৌরব, না তাঁরই?

বাসবী। থাক্ থাক্, মুখের কথায় কথা বেড়ে যায়। তুমি গান গাও।

শ্রীমতীর গান

তুমি কি এসেছ মোর স্বারে খ্ৰীন্সতে আমার আপনারে? তোমারি বে ডাকে

কুসনুম গোপন হতে বাহিরায় নান শাখে শাখে, সেই ডাকে ডাকো আজি তারে। তোমারি সে-ডাকে বাধা ভোলে, শ্যামল গোপন প্রাণ ধ্লি-অবগ্রন্থন খোলে।

সে-ডাকে তোমারি

সহসা নবীন উষা আসে হাতে আলোকের ঝারি, দেয় সাড়া ঘন অন্ধকারে।

নেপথো। ও নমো রক্তরার বোধিসভার মহাসভার মহাকার [প্রকার!

## উৎপদাপশার প্রবেশ

সকলে। ভগবতী, নমস্কার!

ভিক্ষ্ণী।

ভবতু সন্বমশালং রক্খনতু সন্বদেবতা। সন্বব্নধান্ভাবেন সদা সোখী ভবনতু তে॥

নীমতী ৷

শ্ৰীমতী। কী আদেশ!

ভিক্ষ্ণী। আজ বসন্তপ্নিশ্মায় ভগবান বোধিসত্ত্বে জন্মোংসব। অশোকবনে তাঁর আসনে প্জা-নিবেদনের ভার শ্রীমতীর উপর।

রত্নাবলী। বোধ হর ভুল শ্নলেম। কোন্ শ্রীমতীর কথা বলছেন?

ভিক্ষ্বণী। এই-যে, এই শ্রীমতী।

রত্নাবলী। রাজবাড়ির এই নটী?

ভিক-गी। दौ. এই नही।

রত্নবলী। স্থাবরদের কাছে উপদেশ নিয়েছেন?

ভিক্ষাণী। তাদেরই এই আদেশ।

রত্নাবলী। কে তাঁরা? নাম শহুনি।

ভিক্ণী। একজন তো উপাল।

রক্নাবলী। উপালি তো নাপিত।

ভিক্ষা। স্নন্দও বলেছেন।

রত্নবলী। তিনি গোয়ালার ছেলে।

ভিক্ষ্ণী। স্নীতেরও এই আদেশ।

রত্বাবলী। তিনি নাকি জাতিতে প্রেক্স।

ভিক্ষ্ণী। রাজকুমারী, এবা জাতিতে সকলেই এক। এ'দের আভিজাত্যের সংবাদ তুমি জান না।

রত্নাবলী। নিশ্চয় জানি নে। বোধ হয় এই নটী জানে। বোধ হয় এর সংস্থা জাতিতে বিশেষ প্রভেদ নেই। নইলে এত মমতা কেন?

ভিক্ষাণী। সে কথা সত্য। রাজপিতা বিশ্বিসার রাজগৃহে-নগরীর নির্জনবাস থেকে স্বয়ং আজ এসে রতপালন করবেন। তাঁকে সংবর্ধনা করে আনি গে।

[ প্রস্থান

অজিতা। কোথায় চলেছ শ্রীমতী?

শ্রীমতী। অশোকবনের আসনবেদী ধোত করতে যাব।

भानजी। निनि, आभारक मध्य निरहा।

নন্দা। আমিও বাব।

অজিতা। ভাবছি গেলে হয়:

বাসবী। আমিও দেখি গে, তোমাদের অনুষ্ঠানটা কিরকম।

রত্নাবলী। কী শোভা! শ্রীমতী করবে প্জার উদ্যোগ, তোমরা পরিচারিকার দল করবে চামরবা

বাসবী। আর, এখান থেকে তুমি অভিশাপের উষ্ণ নিশ্বাস ফেলবে। তাতে অশোকবনও দশ্ধ হবে না, শ্রীমতীর শান্তিও থাকবে অক্ষাধ্র।

[রত্নাবলী ও মালকা ব্যতীত আর-সকলের প্রস্থান

রত্নাবলী। সইবে না! সইবে না! এ একেবারে সমস্তর বিরুদ্ধ। মল্লিকা, পরেষ হয়ে জন্মাল্ম না কেন! এই কন্দণপরা হাতের 'পরে ধিক্কার হয়। যদি থাকত তলোয়ার! তুমিও তো মল্লিকা সমস্তক্ষণ চূপ করে বসে ছিলে, একটি কথাও কও নি। তুমিও কি ঐ নটীর পরিচারিকার পদ কামনা কর?

মল্লিকা। করলেও পাব না। নটী আমাকে খুব চেনে।

রত্নাবলী। চুপ করে সহ্য কর কী করে ব্রুতে পারি নে। ধৈর্য নির্নুপায় ইতর লোকের অস্চ্র, রাজার মেয়েদের না।

মল্লিকা। আমি জানি প্রতিকার আসন্ন, তাই শক্তির অপবায় করি নে।

রত্ববলী। নিশ্চিত জান?

মল্লিকা। নিশ্চিত।

রক্সাবলী। গোপন কথা যদি হয় বোলো না। কেবল এইট্কু জানতে চাই ঐ নটী কি আজ সন্ধ্যাবেলায় প্রজা করবে আর রাজকন্যারা জোড়হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে?

মল্লিকা। না, কিছুতেই না। আমি কথা দিচ্ছি।

রক্লবলী। রাজগৃহলক্ষ্মী তোমার বাণীকে সাথকি কর্ন।

## দিবতীয় অঙক

#### রাজোদ্যান

## লোকেশ্বরী ও মল্লিকা

মঞ্জিকা। প্রের সংশ্যে তো দেখা হল মহারানী। তবে এখনো কেন— লোকেশ্বরী। প্রের সংশ্যে? প্র কোথায়? এ যে মৃত্যুর চেয়ে বেশি। আগে ব্রুত পারি নি।

মল্লিকা। এমন কথা কেন বলছেন।

লোকেশ্বরী। পুত্র যখন অপত্ত হয়ে মার কাছে আসে তার মতো দৃঃখ আর নেই। কিরকম করে সে চাইলে আমার দিকে! তার মা একেবারে লু্গ্ত হয়ে গেছে— কোথাও কোনো তার চিহ্নও নেই! নিজের এতবড়ো নিঃশেষে সর্বনাশ কল্পনাও করতে পারতুম না।

মিল্লকা। রক্তমাংসের জন্মকে সম্পূর্ণ ঘুচিয়ে ফেলে এ রা যে নিমলি ন্তন জন্ম লাভ করেন।

লোকেশ্বরী। হায় রে রক্তমাংস! হায় রে অসহ্য ক্ষম্ধা, অসহ্য বেদনা! রক্তমাংসের তপস্যা এদের এই শ্নের তপস্যার চেয়ে কি কিছুমান্ত কম!

মিল্লকা। কিন্তু যাই বল দেবী, তাঁকে দেখলেম—সে কী র্প! আলো দিয়ে ধোয়া যেন দেবম্তিখানি।

লোকেশ্বরী। ঐ রুপ নিয়ে তার মাকে সে লজ্জা দিয়ে গেল! যে মায়ের প্রাণ আমার নাড়ীতে, যে মায়ের স্নেহ আমার হদয়ে, তাকে ঐ রুপ ধিক্কার দিলে! যে জন্ম তাকে দিয়েছি আমি, সে জন্মের সপো তার এ জন্মের কেবল যে বিচ্ছেদ তা নয়, বিরোধ। দেখ্ মিল্লকা, আজ খুব স্পন্ট করে ব্রুতে পারলেম এ ধর্ম প্রুর্মের তৈরি। এ ধর্মে মা ছেলের পক্ষে অনাবশ্যক; দ্বীকে স্বামীর প্রয়েজন নেই। যায়া না প্রুর, না স্বামী, না ভাই, সেই-সব ঘরছাড়াদের একট্খানি ভিক্ষা দেবার জনো সমস্ত প্রাণকে শ্রিকয়ে ফেলে আমরা শ্না ঘরে পড়ে থাকব! মিল্লকা, এই প্রন্থের ধর্ম আমাদের মেরেছে, আমরাও একে মারব।

লোকেশ্বরী। মৃঢ় ওরা, ভক্তি করবার ক্ষাধার ওদের অশ্ত নেই। যা ওদের সব চেয়ে মারে তাকেই ওরা সব চেয়ে বেশি করে দেয়। এই মোহকে আমি প্রশ্রয় দিই নে।

মিল্লিকা। মুখে বলছ মহারানী, নিশ্চয় জানি, তোমার ঐ পুর আজ তোমার সেবাকক্ষের দ্বার দিয়ে বেরিয়ে এসে তোমার প্র্জাকক্ষের দ্বার দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেছে। তোমার মানব-পুর কোল থেকে নেমে আজ দেবতা-পুর হয়ে তোমার হৃদয়ের প্রজাবেদীতে চড়ে বসেছে।

লোকেশ্বরী। চুপ চুপ! বলিস নে! আমি হাত জোড় করে তাকে অনুরোধ করলেম; বললেম, 'একরাতির জন্যে তোমার মাতার ঘরে থেকে যাও।' সে বললে, 'আমার মাতার ঘরের উপরে ছাদ নেই— আছে আকাশ।' মিল্লকা, যদি মা হতিস তো ব্রুথতিস কতবড়ো কঠিন কথা! বক্তু দেবতার হাতের, কিন্তু সে তো বক্লু। ব্রুক বিদীর্ণ হয়ে যায় নি! সেই বিদীর্ণ ব্রুকের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে ঐ-যে রাস্তার শ্রমণদের গর্জন আমার পাঁজরগ্রলার ভিতরে প্রতিধ্বনিত হয়ে বেড়াচ্ছে— ব্রুধং সরণং গচ্ছামি, ধন্মং সরণং গচ্ছামি, ধন্মং সরণং গচ্ছামি।

মল্লিকা। একি মহারানী, মন্ত্রোচ্চারণের সপো সপো আজও আপনি যে নমস্কার করেন!

লোকেশ্বরী। ঐ তো বিপদ। মিল্লকা, দুর্বলের ধর্ম মানুষকে দুর্বল করে। দুর্বল করাই এই ধর্মের উদ্দেশ্য। যত উচ্ মাথাকে সব হেণ্ট করে দেবে। ব্রাহ্মণকে বলবে সেবা করো, ক্ষিত্রিয়কে বলবে ভিক্ষা করো। এই ধর্মের বিষ অনেকদিন স্বেচ্ছায় নিজের রক্তের মধ্যে পালন করেছি। সেইজন্যে আজ অমিই একে সব চেয়ে ভয় করি। ঐ কে আসছে?

মল্লিকা। রাজকুমারী বাসবী। প্রজাম্থলে যাবার জন্যে প্রম্তৃত হয়ে এসেছেন।

## বাসবীর প্রবেশ

লোকেশ্বরী। প্রজায় **চলেছ**?

বাসবী। হাঁ।

লোকেশ্বরী। তোমাদের তো বয়স হয়েছে?

বাসবী। আমাদের ব্যবহারে তার কি কোনো বৈলক্ষণ্য দেখছেন?

লোকেশ্বরী। শিশ্ব! তোমরা নাকি বলে বেড়াচ্ছ, আহিংসা প্রমো ধর্মঃ!

বাসবী। আমাদের চেয়ে যাঁদের বয়স অনেক বেশি তাঁরাই বলে বেড়াচ্ছেন, আমরা তো কেবল মুখে আবৃত্তি করি মাত্র।

লোকেশ্বরী। নির্বোধকে কেমন করে বোঝাব অহিংসা ইতরের ধর্ম! হিংসা ক্ষতিয়ের বিশাল বাহ,তে মাণিক্যের অঞ্গদ, নিষ্ঠার তেজে দীপ্যমান।

বাসবী। শক্তির কি কোমল রূপ নেই?

লোকেশ্বরী। আছে, যখন সে ডোবায়। যখন সে দৃঢ় ক'রে বাঁধে তখন না। পর্বতকে সৃষ্টিক্তা নির্দায় পাথর দিয়ে গড়েছেন, পাঁক দিয়ে নয়। তোমাদের গ্রের কুপায় উপর থেকে নীচে পর্যক্ত সবই কি হবে পাঁক? রাজবাড়িতে মান্য হয়েও এই কথাটা মানতে ঘৃণা হয় না? চুপ করে রইলে যে?

বাসবী। ভেবে দেখছি, মহারানী।

লোকেশ্বরী। ভাববার কী আছে। চোখের সামনে দেখলে তো রাজপার এক মাহাতে রাজা হতে ভুলে গেলা! বলে গেল চরাচরকে দয়া করবার সাধনা করব! শোন নি বাসবী?

বাসবী। শ্বনেছি।

লোকেশ্বরী। তা হলে নির্দয়তা করবার গ্রেত্র কাজ গ্রহণ করবে কে? কেউ যদি না করে তবে বীরভোগ্যা বস্বুশ্বরার কী হবে গতি? যত-সব মাথা-হেণ্ট-করা উপবাসজীর্ণ ক্ষীণকণ্ঠ মন্দাণিনম্লান নিজীবের হাতে তার দ্বর্গতির কি সীমা থাকবে? তোরা ক্ষান্তিরের মেয়ে, কথাটা তোদের কাছে এত নতুন ঠেকছে কেন বাসবী!

বাসবী। এই প্রোনো কথাটা হঠাৎ আজ যেন একদিনে ঢাকা পড়ে গেছে, বসশ্তে নিষ্পত্র কিংশুকের শাখা যেমন করে ফুলে ঢেকে যায়।

লোকেশ্বরী। কখনো কখনো বৃদ্ধিশ্রংশ হয়ে প্রুষ আপন পোর্ষধর্ম ভূলে যায়, কিশ্তু নারীয়া যদি তাকে সেটা ভূলতে দেয় তা হলে মরণ যে সেই নারীর। মহালতার জন্যে কি মহাবৃদ্ধের দরকার নেই! সব গাছই গুলম হয়ে গেলে কি তার পক্ষে ভালো? বল-না। মুখে যে উত্তর নেই!

বাসবী। মহাব্ৰু চাই বৈকি।

লোকেশ্বরী। কিন্তু, বনস্পতি নির্মাণ করবার জন্যেই এসেছেন তোমাদের গ্রের্। তাও যে পরশ্রামের মতো কুঠার হাতে করবেন এমন শক্তি নেই। কোমল শাস্ত্রবাক্যের পোকা তলায় তলায় লাগিরে দিয়ে মন্যান্তের মজ্জাকে জীর্ণ করবেন, বিনা যুদ্ধে প্থিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করে দেবেন। তাঁদেরও কাজ সারা হবে আর তোমরা রাজার মেয়েরা মাথা ম্ডিয়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে পথে পথে ফিরবে! তার আগেই যেন মর, আমার এই আশীর্বাদ। কী ভাবছ? কথাটা মনে লাগছে না?

বাসবী। ভালো করে ভেবে দেখি।

লোকেশ্বরী। ভেবে দেখবার দরকার নেই, প্রমাণ দেখো। আর্যপত্ন বিশ্বিসার, ক্ষাত্রির রাজা, রাজত্ব তো তাঁর ভোগের জিনিস নয়, তাতেই তাঁর ধর্মাসাধনা। কিন্তু, কোন্ মর্র ধর্মা কানের মন্দ্র দিল অমনি কত সহজেই রাজত্ব থেকে তিনি খসে পড়লেন—অন্দ্র হাতে না, রণক্ষেত্রে না, মৃত্যুর মুখে না। বাসবী, একদিন তুমিও রাজার মহিষী হবে এ আশা কি ত্যাগ করেছ?

বাসবী। কেন ত্যাগ করব?

লোকেশ্বরী। তা হলে জিজ্ঞাসা করি দয়া-মন্দের হাওয়ায় যে রাজা সিংহাসনের উপর কেবল টলমল করে, রাজদণ্ড যার হাতে শিথিল, জয়তিলক যার ললাটে শ্লান, তাকে শ্রুদ্ধা করে বরণ করতে পারবে?

বাসবী। না।

লোকেশ্বরী। আমার কথাটা বলি। মহারাজ বিশ্বিসার সংবাদ পাঠিয়েছেন তিনি আজ আসবেন। তাঁর ইচ্ছা আমি প্রস্তুত থাকি। তোমরা ভাবছ ওঁর জন্যে সাজব! যে-মান্য রাজাও নয় ভিক্ষ্ও নয়, যে-মান্য ভোগেও নেই ত্যাগেও নেই, তাকে অভ্যর্থনা! কখনো না। বাসবী, তোমাকে বার বার বলছি, এই পোর্যহীন আত্মাবমাননার ধর্মকৈ কিছুতে স্বীকার কোরে। না।

মল্লিকা। রাজকুমারী, কোথায় চলেছ?

বাসবী। ঘরে।

মল্লিকা। এদিকে নটী যে প্রস্তৃত হয়ে এল।

বাসবী। থাক থাক্।

[ প্রস্থান

মঞ্জিকা। মহারানী, শানতে পাচছ?

লোকেশ্বরী। শুনছি বৈকি। বিষম কোলাহল।

মল্লিকা। নিশ্চয় এ'রা এসে পড়েছেন।

লোকেশ্বরী। কিন্তু ঐ-যে এখনো শ্নছি, নমো—

মিল্লকা। স্বর বদলেছে। 'নমো ব্রুখায়' গর্জন আরো প্রবল হয়ে উঠেছে আঘাত পেয়েই। সংশা সংশা ঐ শোনো—'নমঃ পিনাকহস্তায়'! আর ভয় নেই।

লোকেশ্বরী। ভাঙল রে ভাঙল! যখন সব ধ্বলো হয়ে যাবে তখন কে জানবে ওর মধ্যে আমার প্রাণ কতখানি দির্মেছিলেম! হায় রে, কত ভক্তি! মল্লিকা, ভাঙার কাজটা শীঘ্র হয়ে গেলে বাঁচি— ওর ভিতরটা যে আমার ব্বকের মধ্যে।

রক্সাবলীর প্রবেশ

রত্নাবলী। ভ্রমক্রমে প্জাকে প্জা না করতে পারি কিন্তু অপ্জাকে প্জা করার অপরাধ আমার ন্বারা ঘটে না।

লোকেশ্বরী। তবে কোথায় যাচছ?

রত্নবলী। মহারানীর কাছেই এখানে এসেছি। আবেদন আছে।

लाकभ्वती। की. वला।

রত্নবলী। ঐ নটী যদি এখানে প্জোর অধিকার পায় তা হলে এই অশ্বচি রাজবাড়িতে বাস করতে পারব না।

লোকেশ্বরী। আশ্বাস দিচ্ছি আজ এ প্রজা ঘটবে না।

রত্বাবলী। আজ না হোক কাল ঘটবে।

लाकि वती। छत्र तनरे कन्या, श्राह्म नम्राह्म कर्या।

রত্নাবলী। যে অপমান সহা করেছি তাতেও তার প্রতিকার হবে না।

লোকেশ্বরী। তুমি রাজার কাছে অভিযোগ করলে নটীর নির্বাসন, এমন-কি, প্রাণদণ্ডও হতে পারে।

রত্নাবলী। তাতে ওর গোরব বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

লোকেশ্বরী। তবে তোমার কী ইচ্ছা?

রত্নাবলী। ও যেখানে প্জারিনী হয়ে প্জা করতে যাচ্ছিল সেখানেই ওকে নটী হয়ে নাচতে হবে। মল্লিকা, চুপ করে রইলে যে। তুমি কী বল?

মল্লিকা। প্রস্তাবটা কোতুকজনক।

লোকেশ্বরী। আমার মন সায় দিচ্ছে না রক্সা।

রত্নাবলী। ঐ নটীর 'পরে মহারানীর এখনো দয়া আছে দেখছি।

লোকেশ্বরী। দয়া! কুকুর দিয়ে ওর মাংস ছি'ড়ে খাওয়তে পারি। আমার দয়া! অনেকদিন ওখানে নিজের হাতে প্জা দিয়েছি। প্জার বেদী ভেঙে পড়বে সেও সইতে পারি। কিন্তু রাজ-রানীর প্জার আসনে আজ নটীর চরণাঘাত!

রত্নাবলী। প্রগল্ভতা মাপ করবেন। ঐট্বকু ব্যথাকে যদি প্রশ্রয় দেন তবে ঐ ব্যথার উপরেই ভাঙা প্রজার বেদী বারে বারে গড়ে উঠবে।

লোকেশ্বরী। সে ভয় মনে একেবারে নেই তা নয়।

রত্নাবলী। মোহে পড়ে যে-মিথ্যাকে মান দিয়েছিলেন তাকে দ্বের সরিয়ে দিলেই মোহ কাটে না। সেই মিথ্যাকে অপমান কর্ন তবে মন্ত্তি পাবেন।

লোকেশ্বরী। মল্লিকা, ঐ শোনো। উদ্যানের উত্তর দিক থেকে শব্দ আসছে। ভেঙে ফেললে, সব ভেঙে ফেললে! ও নমো—যাক যাক ভেঙে ধাক।

রত্নাবলী। চলো-না মহারানী, দেখে আসি গে।

लाक्रम्वती। याव याव, किन्छू এथना ना।

রত্নবলী। আমি দেখে আসি গে।

[ প্রস্থান

লোকেশ্বরী। মল্লিকা, বাঁধন ছি'ড়তে বড়ো বাজে।

মল্লিকা। তোমার চোখ দিয়ে যে জল পড়ছে!

· লোকেশ্বরী। ঐ শোনো-না, 'জয় কালী করালী'— অন্য ধ্বনিটা ক্ষীণ হয়ে এল, এ আমি সইতে পার্বাছ নে।

মিল্লকা। বুশেধর ধর্মকে নির্বাসিত করলে আবার ফিরে আসবে; অন্য ধর্ম দিয়ে চাপা না দিলে শান্তি নেই। দেবদত্তের কাছে যখন নৃতন মন্ত্র নেবে তখনই সান্ত্রনা পাবে।

লোকেশ্বরী। ছি ছি, বোলো না, বোলো না, মনুখে এনো না। দেবদন্ত ক্লুর সপ্র, নরকের কীট। যথন অহিংসাত্রত নিয়েছিলেম তখনো মনে মনে তাকে প্রতিদিন দৃশ্য করেছি, বিন্ধ করেছি। আর আজ! যে আসনে আমার সেই পরমনির্মাল জ্যোতিভাসিত মহাগ্রন্থকে নিজে এনে বসিয়েছি তাঁর সেই আসনেই দেবদত্তকে ডেকে আনব! (জান্ম্পাতিয়া) ক্ষমা করো প্রভূ, ক্ষমা করো। দ্বারত্রয়েণ কৃতং সর্বাং ক্ষমতু মে প্রভো।

(উঠিয়া) ভয় নেই, মিল্লকা, ভিতরে উপাসিকা আছে, সে ভিতরেই থাক্, বাইরে আছে নিষ্ঠারা, আছে রাজকুলবধ্, তাকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না। মিল্লকা, আমার নির্জান ঘরে গিয়ে বসি গে, যখন ধ্লার সম্দ্রে আমার এতকালের আরাধনার তরণী একেবারে ডুবে যাবে তখন আমাকে ডেকো।

টেডয়ের প্রস্থান

ধ্প দীপ গন্ধমাল্য মণ্গলঘট প্রভৃতি প্রেজাপকরণ লইরা রাজবাটীর একদল নারীর প্রবেশ। প্রুপপাত্রকে ঘিরিয়া সকলে বন্ধ-গন্ধাপেতং এতং কুস্মুমসন্ততিং প্রুয়ামি মুনিন্দস্স সিরিপাদ-সরোর হে।

> প্রণাম ও শৃত্থধর্নন। ধ্পপাত্তকে ঘিরিয়া গন্ধ-সম্ভার-যুত্তেন ধ্পেনাহং স্কান্ধিনা প্রুয়ে প্রজনেষ্যুন্তাং প্রজাভাজনম্ব্যুমং।

শৃত্থধন্নি ও প্রণাম শ্রীমতী প্রদীপের থালা ঘিরিয়া ঘনসারপ্পদিত্তেন দীপেন তমধংসিনা তিলোকদীপং সম্বাদ্ধং পাজয়ামি তমোনদেং।

শৃত্থধননি ও প্রণাম । আহার্য নৈবেদ্য ঘিরিয়া অধিবাসে তু নো ভন্তে ভোজনং পরিকশ্পিতং অনুকশ্পং উপাদায় পতিগণ্তাতুম্বুমং।

শংখধনন ও প্রণাম। জান, পাতিয়া যো সন্মিসিসে বরবোধিম,লে মারস্সসেনং মহতিং বিজেজা সম্বোধি মাগঞ্জি অনন্তঞ্ঞাণো লোকুন্তমো তং পণ্যামি বৃদ্ধং।

বনের প্রবেশপথে প্জা সমাধা হল। এবার চলো স্ত্পম্লে।
মালতী। কিন্তু শ্রীমতীদিদি, ঐ দেখো, এ দিকের পথ বেড়া দিয়ে বন্ধ।
শ্রীমতী। বেড়া ডিঙিয়ে যেতে পারব, চলো।
নন্দা। বোধ হচ্ছে রাজার নিষেধ!
শ্রীমতী। কিন্তু প্রভূর আদেশ আছে।
নন্দা। কী ভয়ংকর গর্জন! একি রাষ্ট্রবিশ্লব!
শ্রীমতী। গান ধরো।

গান বাঁধন-ছে'ড়ার সাধন হবে। ছেড়ে থাব তীর মাভৈঃ রবে। ষাঁহার হাতের বিজয়মালা
রন্ধদাহের বহিজনালা,
নমি নমি নমি সে ভৈরবে।
কাল-সম্দ্রে আলোর যাত্রী
শ্নো যে ধায় দিবসরাত্রি।
ডাক এল তার তরখেগরি,
বাজনুক বক্ষে বজ্লভেরী
অক্ল প্রাণের সে উৎসবে।

## একদল অন্তঃপরুরক্ষিণীর প্রবেশ

রক্ষিণী। ফেরো তোমরা এখান থেকে।

দ্রীমতী। আমরা প্রভুর প্রজায় চলেছি।

রক্ষিণী। প্রজা বন্ধ।

মালতী। আজ প্রভুর জন্মোৎসব।

রক্ষিণী। পূজা কথ।

শ্রীমতী। এও কি সম্ভব!

রক্ষিণী। পূজা বন্ধ। আমি আর কিছু জানি নে। দাও তোমাদের অর্থ্য।

প্রার থালা প্রভৃতি ছিনাইরা লইল

শ্রীমতী। এ কী পরীক্ষা আমার! অপরাধ কি ঘটেছে কিছু।

উত্তমশ্বেন বলেবং পাদপংস্বর্ত্তমং।

ব্দেধ যো খলিতো দোসো ব্দেধা খমতু তং মম।

রক্ষিণী। কথ করো স্তব।

শ্রীমতী। "বারের কাছেই অবরোধ! প্রবেশ আমার ঘটল না, ঘটল না!

মালতী। কাঁদ কেন শ্রীমতীদিদি। বিনা অর্ঘ্যে বিনা মন্দ্রে কি প্রেলা হয় দা? ভগবান তো আমাদের মনের ভিতরেও জন্মলাভ করেছেন।

শ্রীমতী। শ্বধ্ব তাই নয় মালতী, তাঁর জন্মে আমরা সবাই জন্মেছি। আজ সবারই জন্মেৎসব।

নন্দা। শ্রীমতী, হঠাৎ একম্বত্তে আজ এমন দর্দিন ঘনিয়ে এল কেন?

শ্রীমতী। দুর্দিনই যে স্কাদন হয়ে ওঠবার দিন আজ। যা ভেঙেছে তা জোড়া লাগবে, যা পড়েছে তা উঠবে আবার।

অজিতা। দেখো শ্রীমতী, এখন আমার মনে হচ্ছে তোমাকে যে প্জার ভার দেওয়া হরেছিল তার মধ্যে নিশ্চয় ভুল আছে। সব তাই নন্ট হল। গোড়াতেই আমাদের বোঝা উচিত ছিল।

শ্রীমতী। আমি ভয় করি নে। জানি প্রথম থেকেই কেউ মন্দিরে শ্বার খোলা পায় না। ক্রমে যায় আগল খুলে। তব্ আমার বলতে কোনো সংকোচ নেই যে, প্রভূ আহ্বান করেছেন আমাকে। বাধা যাবে কেটে। আজই যাবে।

ভদ্রা। রাজার বাধাও সরাতে পারবে?

শ্রীমতী। সেখানে রাজার রাজদশ্ভ পেশছয় না।

#### রক্নাবলীর প্রবেশ

রত্নাবলী। কী বলছিলে, শন্নেছি শন্নেছি। তুমি রাজার বাধাও মান না এতবড়ো তোমার সাহস!

শ্রীমতী। প্জাতে রাজার বাধাই নেই।

রত্নাবলী। নেই রাজার বাধা? সত্যি নাকি! যেয়ো তুমি প্জা করতে, আমি দেখব দ্ই চোখের আশু মিটিয়ে।

শ্রীমতী। যিনি অন্তর্যামী তিনিই দেখবেন। বাহির থেকে সব সরিয়ে দিলেন, তাতে আড়াল পড়ে। এখন—

> বচসা মনসা চেব বন্দামেতে তথাগতে সয়নে আসনে ঠানে গমনে চাপি সব্বদা।

রক্সাবলী। তোমার দিন এবার হয়ে এসেছে, অহংকার ঘ্রুচবে। শ্রীমতী। তা ঘ্রুচবে। কিছ্মুই বাকি থাকবে না, কিছ্মুই না। রক্সাবলী। এখন আমার পালা, আমি প্রস্তৃত হয়ে আসছি।

ভদ্র। কিছুই ভালো লাগছে না। বাসবী বৃদ্ধিমতী, সে আগেই কোথায় সরে পড়েছে। অজিতা। আমার কেমন ভয় করছে।

#### উৎপলপর্ণার প্রবেশ

নন্দা। ভগবতী, কোথায় চলেছেন?

উৎপলপর্ণা। উপদ্রব এসেছে নগরে, ধর্ম পর্নীড়ত, শ্রমণেরা শঙ্কিত, আমি পৌরপথে রক্ষা-মন্দ্র পড়তে চলেছি।

শ্রীমতী। ভগবতী, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না?

উৎপলপর্ণা। কেমন করে নিয়ে যাই? তোমার উপরে যে প্জার আদেশ আছে।

শ্রীমতী। পূজার আদেশ এখনো আছে দেবী?

উৎপলপণা। সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সে আদেশের তো অবসান নেই।

মালতী। মাতঃ, কিন্তু রাজার বাধা আছে যে!

উৎপলপর্ণা। ভয় নেই, ধৈর্য ধরো। সে বাধা আপনিই পথ করে দেবে।

প্রস্থান

ভদ্র। শুনছ অজিতা, রাস্তার ও কি রুশন না গর্জন?

নন্দা। আমার তো মনে হচ্ছে উদ্যানের ভিতরেই কারা প্রবেশ করে ভাঙচুর করছে। শ্রীমতী, শীঘ্র চলো রাজমহিষী-মাতার ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিই গে।

<u> প্রুষ্থান</u>

ভদ্র। এসো অজিতা, সমস্তই যেন একটা দ্বঃস্বংন বলে বোধ হচ্ছে।

রোজকুমারী প্রভূতির প্রস্থান

মালতী। দিদি, বাইরে ঐ যেন মরণের কাল্লা শন্নতে পাচছি! আকাশে দেখছ ঐ শিখা! নগরে আগনে লাগল বৃথি? জন্মেংসবে এই মৃত্যুর তাশ্ডব কেন!

শ্রীমতী। মৃত্যুর সিংহল্বার দিয়েই জন্মের জয়বাতা।

মালতী। মনে ভয় আসছে বলে বড়ো লম্জা পাছিছ দিদি। প্জা করতে যাব, ভয় নিয়ে যাব— এ আমার সহা হছেনা।

শ্রীমতী। তোর ভয় কিসের বোন?

মালতী। বিপদের ভয় না। কিছুই যে ব্রুতে পারছি নে, অন্ধকার ঠেকছে, তাই ভয়।

শ্রীমতী। আপনাকে এই বাইরে দেখিস নে। আজ বাঁর অক্ষয় জন্ম তাঁর মধ্যে আপনাকে দেখ্, তার ভয় ঘ্টে যাবে।

মালতী। তুমি গান করো দিদি, আমার ভয় যাবে।

#### শ্রীমতীর গান

আর রেখো না আঁধারে আমায় দেখতে দাও। তোমার মাঝে আমার আপনারে আমায় দেখতে দাও। কাদাও যদি কাদাও এবার. সূথের প্লানি সয় না বে আর, যাক-না ধ্যুয়ে নয়ন আমার অগ্রহ্মারে, আমায় দেখতে দাও। জানি না তো কোন কালো এই ছায়া. আপন ব'লে ভুলায় যখন ঘনায় বিষম মায়া। দ্বপনভারে জমল বোঝা. চিরজীবন শ্ন্য খোঁজা, যে মোর আলো ল,কিয়ে আছে রাতের পারে আমায় দেখতে দাও।

## একজন অস্তঃপরুরক্ষিণীর প্রবেশ

র্বাক্ষণী। শোনো, শোনো, শ্রীমতী।

মালতী। কেন নিষ্ঠ্র হচ্ছ তোমরা! আর আমাদের যেতে বোলো না। আমরা দ্বিট মেয়ে এই উদ্যানের কাছে মাটির 'পরে বসে থাকি-না—তাতে তোমাদের কী ক্ষতি হবে?

রক্ষিণী। তোমাদেরই বা কী তাতে প্রয়োজন?

মালতী। ভগবান বৃদ্ধ যে-উদ্যানে একদিন প্রবেশ করেছিলেন তার শেষপ্রান্তেও তাঁর পদধ্লা আছে। তোমরা যদি ভিতরে না যেতে দাও তা হলে আমরা এইখানে সেই ধ্লায় বসে মনের মধ্যে তাঁর জন্মোংসব গ্রহণ করি— মন্ত্রও বলব না. অর্ঘ্যও দেব না।

রক্ষিণী। কেন বলবে না মন্ত্র ? বলো বলো! শ্বনতেও পাব না এত কী পাপ করেছি! অন্য রক্ষিণীরা দরে আছে, এইবেলা আজ প্রণ্যাদনে শ্রীমতী, তোমার মধ্র কণ্ঠ থেকে প্রভুর স্তব শ্বনে নিই। তুমি জেনো আমি তাঁর দাসী। যেদিন তিনি এসেছিলেন অশোকছায়ায় সেদিন আমি যে তাঁকে এই পাপচোথে দেখেছি, তার পর থেকে আমার অন্তরে তিনি আছেন।

শ্রীমতী।

নমো নমো বৃন্ধ দিবাকরায়,

নমো নমো গোতম-চল্দ্রিমায়,

নমো নমো নন্তগ্রন্থবায়,

নমো নমো সাকিয়নপনায়॥

রক্ষিণী, তুমিও আমার সংগে সংগে বলো।

রক্ষিণী। আমার মুখে কি পর্ণ্যমন্য বের হবে?

শ্রীমতী। ভব্তি আছে হৃদয়ে, যা বলবে তাই প্র্ণা হবে। বলো—
নমো নমো বৃদ্ধ দিবাকরায়।

ক্রে ক্রমে আবৃত্তি করাইয়া লইল

রক্ষিণী। আমার বুকের বোঝা নেমে গেল শ্রীমতী, আজকের দিন আমার সার্থক হল। যে

কথা বলতে এসেছিলেম এবার বলে নিই। তুমি এখান থেকে পালাও, আমি তোমাকে পথ করে দিচ্ছি।

শ্রীমতী। কেন?

রক্ষিণী। মহারাজ অজাতশন্ত্র দেবদন্তের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। তিনি অশোকতলে প্রভুর আসন ভেঙে দিয়েছেন।

মালতী। হায় হায় দিদি, হায় হায়, আমার দেখা হল না! আমার ভাগ্য মন্দ, ভেঙে গেল সব!
শ্রীমতী। কী বলিস মালতী! তাঁর আসন অক্ষয়। মহারাজ বিন্বিসার যা গড়েছিলেন তাই
ভেঙেছে। প্রভূর আসনকে কি পাথর দিয়ে পাকা করতে হবে! ভগবানের নিজের মহিমাই তাকে
রক্ষা করে।

রক্ষিণী। রাজা প্রচার করেছেন সেখানে যে-কেউ আরতি করবে, স্তবমন্ত্র পড়বে, তার প্রাণদণ্ড হবে। শ্রীমতী, তা হলে তুমি আর কী করবে এখানে?

শ্রীমতী। অপেক্ষা করে থাকব।

রক্ষিণী। কতদিন?

শ্রীমতী। যতদিন না প্জার ডাক আসে। যতদিন বে'চে আছি ততদিনই।

রক্ষিণী। পর্ব হতে আজ তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি শ্রীমতী।

শ্রীমতী। কিসের ক্ষমা?

রক্ষিণী। হয়তো রাজার আদেশে তোমাকেও আঘাত করতে হবে।

শ্রীমতী। কোরো আঘাত।

রক্ষিণী। সে আঘাত হয়তো রাজবাড়ির নটীর উপরে পড়বে, কিন্তু প্রভুর ভক্ত সেবিকাকে আজও আমার প্রণাম, সেদিনও আমার প্রণাম, আমাকে ক্ষমা করে।

শ্রীমতী। আমার প্রভু আমাকে সকল আঘাত ক্ষমা করবার বর দিন। ব্দেধা খমতু! ব্দেধা খমতু! ব্দেধা

#### অন্য রক্ষিণীর প্রবেশ

দ্বিতীয় রক্ষিণী। রোদিনী!

প্রথম রক্ষিণী। কী পাটলী?

পাটলী। ভগবতী উৎপলপর্ণাকে এরা মেরে ফেলেছে।

রোদিনী। কী সর্বনাশ!

শ্রীমতী। কে মারলে?

পাটলী। দেবদত্তের শিষ্যেরা।

রোদিনী। রক্তপাত তবে শ্রুর হল। তাই যদি হলই তা হলে আমাদের হাতেও অস্ত্র আছে। এ পাপ সইবে না। এ যে প্রভুর সংঘকে মারলে। খ্রীমতী, ক্ষমা চলবে না, অস্ত্র ধরো।

শ্রীমতী। লোভ দেখিয়ো না রোদিনী। আমি নটী, তোমার ঐ তলোয়ার দেখে আমার এই নাচের হাতও চণ্ডল হয়ে উঠল।

পাটলী। তা হলে এই নাও। (তরবারি দান)

শ্রীমতী। (শিহরিয়া হাত হইতে তলোয়ার পড়িয়া গেল) না না! প্রভুর কাছ থেকে অস্ত্র পেরেছি। চলছে আমার যুখ্ধ, মার পরাসত হোক, প্রভুর জয় হোক।

भाष्ट्रेणी। ठल् द्रापिनी, छशवणीत एम्ट वहन करत्र निरस खरण हरत भ्यमारन।

া উভয়ের প্রদ্থান

কয়েকজন রক্ষিণী সহ রক্ষাবলীর প্রবেশ

तक्रावनी। এই-य अधान्तरे আছে। ওকে রাজাদেশ শ্রনিরে দাও।

রক্ষিণী। মহারাজের আদেশ এই যে, তুমি নটী, তোমাকে অশোকবনে নাচতে যেতে হবে। শ্রীমতী। নাচ! আজ!

মালতী। তোমরা এ কী কথা বলছ গো! মহারাজের ভয় হল না এমন আদেশ করতে? রত্নাবলী। ভয় হবারই তো কথা! সেই দিনই তো এসেছে। তাঁর নটীদাসীকেও ভয় করবেন রাজেশ্বর! গ্রাম্য বর্বর!

শ্রীমতী। কখন নাচ হবে?

রত্নাবলী। আজ আরতির বেলায়।

শ্রীমতী। প্রভুর আসনবেদীর সামনে?

রত্বাবলী। হাঁ।

শ্রীমতী। তবে তাই হোক।

সেকলের প্রস্থান

ভিক্ষদের প্রবেশ ও গান
হিংসায় উন্মন্ত পৃথ্নী, নিত্য নিঠার দ্বন্দার
ঘোর কুটিল পদ্থ তার লোভজটিল বন্ধ।
ন্তন তব জন্ম লাগি কাতর সব প্রাণী
করো রাণ মহাপ্রাণ, আনো অম্তবাণী,
বিকশিত করো প্রেমপদ্ম চির-মধ্নিষ্যান।
শান্ত হে, মৃক্ত হে, হে অনন্তপাণা,
কর্ণাঘন, ধরণীতল করো কলঙকশ্না।

এসো দানবীর দাও ত্যাগকঠিন দীক্ষা,
মহাভিক্ষ্ব, লও সবার অহংকার ভিক্ষা।
লোক লোক ভূল্বক শোক, খণ্ডন করো মোহ,
উজ্জ্বল হোক জ্ঞান-সূর্য উদয়-সমারোহ,
প্রাণ লভুক সকল ভূবন নয়ন লভুক অব্ধ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপত্না,
কর্ণাঘন, ধরণীতল করো কলংকশ্না।

ক্রন্দনময় নিখিল হাদয় তাপদহনদীপত, বিষয়বিষ-বিকারজীর্ণ দীর্ণ অপরিতৃপত। দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকল্ব প্লানি, তব মংগলশংখ আনো তব দক্ষিণ পাণি, তব শভ্সংগীতরাগ তব সন্দর ছন্দ। শান্ত হে, মৃত্ত হে, হে অনন্তপন্ধা, কর্ণাঘন, ধরণীতল করো কলংকশ্না।

# ততীয় অঙ্ক

#### রাজোদ্যান

## মালতী ও শ্রীমতী

মালতী। দিদি, শানিত পাচ্ছি নে।

শ্রীমতী। কী হয়েছে।

মালতী। তোমাকে যখন ওরা নাচের সাজ করাতে নিয়ে গেল আমি চুপি চুপি ঐ প্রাচীরের কাছে গিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে দেখলেম। দেখি ভিক্ষ্বণী উৎপলপর্ণার মৃতদেহ নিয়ে চলেছে, আর—

শ্ৰীমতী। থামলে কেন? বলো।

মালতী। রাগ করবে না দিদি? আমি বড়ো দূর্বল।

শ্রীমতী। কিছুতে না।

মালতী। দেখলেম অন্ত্যেষ্টিমন্ত্র পড়তে পড়তে শবদেহের সংগ্যে সংগ্যে যাচ্ছিলেন।

্প্রীমতী। কে ব্যক্<del>রিলেন</del>?

মালতী। দুর থেকে মনে হল যেন তিনি।

শ্রীমতী। অসম্ভব নেই।

মালতী। পণ করেছিলেম, মুদ্ভি ষতদিন না পাই তাঁকে দ্র থেকেও দেখব না।

শ্রীমতী। রক্ষা করিস সেই পণ। সম্দ্রের দিকে অনিমেষ তাকিয়ে থাকলেই তো পার দেখা যায় না। দুরাশায় মনকে প্রশ্রয় দিস নে।

মালতী। তাঁকে দেখবার আশায় মনকে আকুল করছি মনে কোরো না। ভয় হচ্ছে ওঁকে তারা মারবে তাই কাছে থাকতে চাই। পণ রাখতে পারছি নে বলে আমাকে অবজ্ঞা কোরো না দিদি।

শ্রীমতী। আমি কি তোর ব্যথা বৃঝি নে?

মালতী। তাঁকে বাঁচাতে পারব না কিন্তু মরতে তো পারব। আর পারলাম না দিদি, এবারকার মতো সব ভেঙে গেল। এ জীবনে হবে না মাজি।

শ্রীমতী। খাঁর কাছে যাচ্ছিস তিনিই তোকে মুদ্ধি দিতে পারেন। কেননা তিনি মুক্ত। তোর কথা শুনে আজ একটা কথা বুঝতে পারলাম।

মালতী। কী ব্ৰালে দিদি?

শ্রীমতী। এখনো আমার মনের মধ্যে পর্রানো ক্ষত চাপা আছে, সে আবার ব্যথিয়ে উঠল। বংধনকে বাইরে থেকে যতই তাড়া করেছি ততই সে ভিতরে গিয়ে লাকিয়েছে।

মালতী। রাজবাড়িতে তোমার মতো একলা মান্য আর কেউ নেই, তাই তোমাকে ছেড়ে যেতে বড়ো কণ্ট পাছিছ। কিন্তু যেতে হল। যখন সময় পাবে আমার জন্যে ক্ষমার মন্ত্র পোড়ো।

শ্রীমতী। বৃদ্ধে যো খলিতো দোসো বৃদ্ধা খমতু তং মম।

মালতী। (প্রণাম করিতে করিতে) বৃদ্ধো থমতু তং মম। যাবার মুথে একটা গান শ্বনিয়ে দাও। তোমার ঐ মুক্তির গানে আজ একটুও মন দিতে পারব না। একটা পথের গান গাও।

শ্রীমতীর গান
পথে ষেতে ডেকেছিলে মোরে,
পিছিয়ে পড়েছি আমি যাব যে কী করে!
এসেছে নিবিড় নিশি,
পথরেখা গেছে মিশি,
সাড়া দাও, সাড়া দাও আঁধারের ঘোরে।

ভয় হয় পাছে ঘ্রে ঘ্রে যত আমি যাই তত যাই চলে দ্রে। মনে করি আছ কাছে, তব্ ভয় হয় পাছে আমি আছি তুমি নাই কালি নিশিভোরে।

মালতী। শোনো দিদি, আবার গর্জন। দয়া নেই, কারো দয়া নেই। অনন্তকার ণিক বৃদ্ধ তো এই পৃথিবীতেই পা দিয়েছেন তব্ এখানে নরকের শিখা নিবল না! আর দেরি করতে পারি নে। প্রণাম দিদি! মৃত্তি যখন পাবে আমাকে একবার ডাক দিয়ো, একবার শেষ চেণ্টা করে দেখো।

শ্রীমতী। চল্, তোকে প্রাচীরন্বার পর্যন্ত পে<sup>4</sup>ছিয়ে দিয়ে আসি গে।

্উভরের প্রস্থান

#### র্মাবলী ও মল্লিকার প্রবেশ

রত্নাবলী। দেবদত্তের শিষ্যেরা ভিক্ষ্ণীকে মেরেছে। তা নিয়ে এত ভাবনা কিসের? ও তো ছিল সেই ক্ষেত্রপালের মেয়ে।

মল্লিকা। কিন্তু আজ যে ও ভিক্কাণী।

রত্নাবলী। মন্ত্র পড়ে কি রক্ত-বদল হয়!

মল্লিকা। আজকাল তো দেখছি মন্দোর বদল রক্তের বদলের চেয়ে ঢের বড়ো।

রত্নাবলী। রেখে দে ও-সব কথা। প্রজারা উত্তেজিত হয়েছে বলে রাজার ভাবনা! এ আমি সইতে পারি নে। তোমার ভিক্ষাধর্ম রাজধর্মকে নগট করেছে।

মল্লিকা। উত্তেজনার আরো একট্ব কারণ আছে। মহারাজ বিশ্বিসার প্র্জার জন্য যাত্রা করে বেরিয়েছেন কিন্তু এখনো পেশছন নি, প্রজারা সন্দেহ করছে!

রত্নবলী। কানাকানি চলছে আমিও শ্রনেছি। ব্যাপারটা ভালো নয় তা মানি। কিন্তু কর্ম-ফলের মাতি হাতে হাতে দেখা গোল।

মঞ্লিকা। কী কর্মফল দেখলে?

রত্নাবলী। মহারাজ বিশ্বিসার পিতার বৈদিক ধর্মকে বিনাশ করেছেন। সে কি পিতৃহত্যার চেয়ে বেশি নয়? ব্রাহ্মণরা তো তখন থেকেই বলছে যে-যজ্ঞের আগন্ন উনি নিবিয়েছেন, সেই ক্ষ্মিত আগন্ন একদিন ওঁকে খাবে।

মল্লিকা। চুপ চুপ, আন্তে। জান তো, অভিশাপের ভয়ে উনি কিরকম অবসন্ন হয়ে পড়েছেন।

রত্নাবলী। কার অভিশাপ?

মল্লিকা। বৃদ্ধের। মনে মনে মহারাজ ওঁকে ভারি ভয় করেন।

রত্নাবলী। বৃদ্ধ তো কাউকে অভিশাপ দেন না। অভিশাপ দিতে জানে দেবদত্ত।

মিল্লকা। তাই তার এত মান। দয়াসা, দেবতাকে মানুষ মুখের কথায় ফাঁকি দেয়, হিংসালা, দেবতাকে দেয় দামি অর্ঘা।

রত্নাবলী। যে-দেবতা হিংসা করতে জ্ঞানে না, তাকে উপবাসী থাকতে হয়, নথদন্তহীন বৃশ্ধ সিংহের মতো।

মিল্লিকা। যাই হোক এই বলে যাচ্ছি, আজ সম্পেবেলায় ঐ আশোকটেতের প্রজো হবেই। রত্নাবলী। তা হয় হোক, কিন্তু নাচ তার আগেই হবে এও আমি বলে দিচ্ছি।

মিল্লকার প্রস্থান

#### বাসবীর প্রবেশ

त्रशावली। किरमत काता?

বাসবী। শোধ তুলব বলে। অনেক লজ্জা দিয়েছে ঐ নটী।

রত্নবলী। উপদেশ দিয়ে?

বাসবী। না, ভক্তি করিয়ে।

রত্নাবলী। তাই ছুরি হাতে এসেছ?

বাসবী। সেজন্যে না। রাষ্ট্রবিশ্লবের আশংকা ঘটেছে। বিপদে পড়ি তো নিরস্ত্র মরব না।

রত্নাবলী। নটীর উপর শোধ তুলবে কী দিয়ে?

বাসবী। (হার দেখাইয়া) এই হার দিয়ে।

র্জাবলী। তোমার হীরের হার!

বাসবী। বহুমুল্য অবমাননা, রাজকুলের উপযুক্ত। ও নাচবে, ওর গায়ে পুরুষ্কার ছুংড়ে ফেলে দেব।

রত্নাবলী। ও যদি তিরস্কার ক'রে ফিরে ফেলে দের তোমার গারে? যদি না নের?

বাসবা। (ছ,রি দেখাইরা) তখন এই আছে।

রত্নাবলী। শীঘ্র ডেকে আনো মহারানী লোকেশ্বরীকে, তিনি খ্ব আমোদ পাবেন।

ে বাসবী। আসবার সময় খংজেছিলেম তাঁকে। শ্বনলেম ঘরে শ্বার দিয়ে আছেন। একি রাষ্ট্র-বিশ্লবের ভয়ে, না স্বামীর 'প্রে অভিমানে? বোঝা গেল না।

রত্নাবলী। কিন্তু আজ হবে নটীর নতিনাট্য, তাতে মহারানীর উপস্থিত থাকা চাই। বাসবী। নটীর নতিনাটা! নামটি বেশ বানিয়েছ।

#### মল্লিকার প্রবেশ

মল্লিকা। যা মনে করেছিলেম তাই ঘটেছে। রাজ্যে যেখানে যত বৃদ্ধের শিষ্য আছে মহারাজ্য অজাতশন্ত্র স্বাইকে ডাকতে দৃত পাঠিয়েছেন। এমনি করে গ্রহপ্জা চলছেই, কখনো-বা শনিগ্রহ কখনো-বা রবিগ্রহ।

রত্নাবলী। ভালোই হয়েছে। বৃদ্ধের সব-ক'টি শিষ্যকেই দেবদত্তের শিষ্যদের হাতে একসঙ্গে সমর্পণ করে দিন। তাতে সময়-সংক্ষেপ হবে।

মল্লিকা। সেজন্যে নয়। ওরা রাজার হয়ে অহোরাত্র পাপমোচন মন্ত্র পড়তে আসছে। মহারাজ একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছেন।

বাসবী। কেন এই দুর্বলতা?

মল্লিকা। লোকে কী বলছে শোন নি ব্ঝি? দেবদত্তের শিষ্যদের মহারাজ এখন আর নিজেই সামলাতে পারছেন না।

বাসবা। তাতে কী হয়েছে?

মঞ্জিকা। কী আশ্চর্য! এখনো জনশ্রতি তোমার কানে পেশিছয় নি! সবাই অন্মান করছে, শথের মধ্যে ওরা বিশ্বিসার মহারাজকৈ হত্যা করেছে।

वाসবী। সর্বনাশ! এ কখনো সত্য হতেই পারে না।

মক্লিকা। কিন্তু এটা সত্য যে, মহারাজকে যেন আগব্বনের জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। তিনি কোন্-একটা অন্যোচনায় ছটফট করে বেড়াচ্ছেন।

বাসবী। হায় হায়, এ কী সংবাদ!

রত্নাবলী। লোকেশ্বরী মহারানী কি শ্নেছেন?

মপ্লিকা। এতবড়ো অপ্রিয় সংবাদ তাঁকে যে শোনাবে তাকে তিনি দ্বখানা করে ফেলবেন। কেউ সাহস পাচ্ছে না।

বাসবী। সর্বনাশ হল! এতবড়ো পাপের আঘাত থেকে রাজবাড়ির কেট বাঁচবে না। ধর্মকে নিয়ে যা খুশি করতে গেলে কি সহ্য হয়! রত্নাবলী। ঐ রে! বাসবী আবার দেখছি নটীর চেলা হবার দিকে ঝ্কছে। ভয়ের তাড়া খেলেই ধর্মের মা্ট্টার পিছনে মানুষ লাকোতে চেন্টা করে।

বাসবী। কখনো না। আমি কিছ্ব ভয় করি নে। ভদ্রাকে এই খবরটা দিয়ে আসি গে।

রক্সাবলী। মিথ্যা ছ্রতো করে পালিয়ো না। ভয় তুমি পেয়েছ। তোমাদের এই অবসাদ দেখলে আমার বড়ো লম্জা করে। এ কেবল নীচসংসর্গের ফল।

বাসবী। অন্যায় বলছ তুমি, আমি কিছুই ভয় করি নে।

রত্নাবলী। আচ্ছা, তা হলে অশোকবনে নাচ দেখতে চলো।

বাসবী: কেন যাব না? তুমি ভাবছ আমাকে জোর করে নিয়ে যাচছ?

রত্নাবলী। আর দেরি নয়, মল্লিকা, শ্রীমতীকে এখনই ডাকো, সাজ হোক বা না হোক। রাজকন্যারা যদি না আসতে চায় রাজকিংকরীদের সবাইকে চাই, নইলে কৌতুক অসম্পূর্ণ থাকবে।

বাসবী। ঐ-যে শ্রীমতী আসছে। দেখো দেখো, যেন চলছে স্বপেন। যেন মধ্যান্তের দীপত মর্রীচিকা, ওর মধ্যে ও যেন একট্-ও নেই।

ধীরে ধীরে শ্রীমতীর প্রবেশ ও গান

হে মহাজীবন, হে মহামরণ,
লইন, শরণ— লইন, শরণ!
আঁধার প্রদীপে জন্তলাও শিখা
পরাও পরাও জ্যোতির টিকা,
করো হে আমার লজ্জা হরণ।

রত্নাবলী। এই দিকে পথ। আমাদের কথা কি কানে পেণচচ্ছে না? এই-যে এই দিকে।

শ্রীমতী।

পরশরতন তোমারি চরণ,
লইন, শরণ লইন, শরণ,
যা-কিছ, মলিন, যা-কিছ, কালো
যা-কিছ, বিরুপ হোক তা ভালো,
যুচাও ঘুচাও সব আবরণ।

রত্নবলী। বাসবী, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চলো।

বাসবী। না, আমি যাব না।

त्रष्ट्रावनी। किन याक ना?

বাসবী। তবে সত্য কথা বলি। আমি পারব না।

রত্নাবলী। ভয় করছে? বাসবী। হাঁ, ভয় করছে।

রত্নাবলী। ভয় করতে লঙ্জা করছে না?

বাসবী। একটুমাত্রও না। শ্রীমতী, সেই ক্ষমার মন্ত্রটা।

শ্রীমতী। উত্তমশোন বন্দেহং পাদপংস্বর্ত্মং

ব্দেধ যো খলিতো দোসো ব্দেধা খমতু তং মম।

বাসবী। বুদেধা খমতু তং মম! বুদেধা খমতু তং মম!

বৃদ্ধো খমতু তং মম!

শ্রীমতীর গান
হার মানালে, ভাঙিলে অভিমান।
ক্ষীণ হাতে জবালা
ন্লান দীপের থালা
হল খান খান।
এবার তবে জবালো
আপন তারার আলো,
রঙিন ছায়ার এই গোধ্লি হোক অবসান।
এসো পারের সাথী—
বইল পথের হাওয়া, নিবল ঘরের বাতি।
আজি বিজন বাটে
অন্ধকারের ঘাটে
সব-হারানো নাটে
এনেছি এই গান।

[সকলের প্রস্থান

ভিক্ষ্দের প্রবেশ ও গান স্কলকল ্যতামসহর, জয় হোক তব জয়। অমৃতবারি সিঞ্চন করে৷ নিখিল ভূবনময়। মহাশান্তি মহাক্ষেম মহাপ্রা মহাপ্রেম! জ্ঞানস্য -উদয়ভাতি ধ্বংস করুক তিমিররাতি। দঃসহ দঃস্বংন ঘাতি অপগত করো ভয়। মহাশান্তি মহাক্ষেম মহাপ্রা মহাপ্রেম! মোহমলিন অতিদুদিন শব্দিত-চিত পান্থ জটিলগহনপথসংকট-**সংশ**য়-উদ্দ্রান্ত। কর্ণাময়, মাগি শরণ---দুর্গতিভয় করহ হরণ, দাও দুঃখবন্ধতরণ মুক্তির পরিচয়। মহাশান্তি মহাক্ষেম

মহাপ্ৰা মহাপ্ৰেম!

# চতুর্থ অঙ্ক

## অশোকতল। ভাঙা দত্প। ভগ্নপ্রায় আসনবেদী

## রক্সাবলী। রাজকিংকরীগণ। একদল রক্ষিণী

প্রথম কিংকরী। রাজকুমারী, আমাদের প্রাসাদের কাজে বিলম্ব হচ্ছে।
রক্সাবলী। আর-একট্ন অপেক্ষা করো। মহারানী লোকেশ্বরী স্বয়ং এসে দেখতে চান। তিনি
না এলে নাচ আরম্ভ হতে পারে না।

দ্বিতীয় কিংকরী। আপনার আদেশে এর্সোছ। কিন্তু অধর্মের ভয়ে মন ব্যাকুল।

তৃতীয় কিংকরী। এইখানেই প্রভুকে প্জা দির্মেছি, আজ এখানেই নটীর নাচ দেখা। ছি ছি, কেমন করে এ পাপের ক্ষালন হবে?

চতুর্থ কিংকরী। এতবড়ো বীভংস ব্যাপার এখানে হবে জানতেম না। থাকতে পারব না আমরা, কিছতে না।

রত্নাবলী। মন্দভাগিনী তোরা শানিস নি, বালেধর পাজা এ রাজ্যে নিষিম্ধ হয়েছে।

চতুর্থ কিংকরী। রাজাকে অমান্য করা আমাদের সাধ্য নেই। ভগবানের প্রজা নাই করলেম কিন্তু তাই বলে তাঁর অপমান করতে পারি নে।

প্রথম কিংকরী। রাজবাড়ির নটীর নাচ রাজকন্যা-রাজবধ্দেরই জন্যে। এ সভায় আমাদের কেন? চলো তোমরা, আমাদের যেখানে স্থান স্থোন যাই।

রত্নাবলী। (রক্ষিণীদের প্রতি) যেতে দিয়ো না ওদের। এইবার শীঘ্র নটীকে ডেকে নিয়ে এসো।

প্রথম কিংকরী। রাজকুমারী, এ পাপ নটীকে স্পর্শ করবে না। এ পাপ তোমারই।

রত্নাবলী। তোরা ভাবিস তোদের নতুন ধর্মের নতুন-গড়া পাপকে আমি গ্রাহ্য করি!

দ্বিতীয় কিংকরী। মানুষের ভক্তিকে অপমান করা এ তো চিরকালের পাপ।

রত্নাবলী। এই নটীসাধনীর হাওয়া তোমাদের স্বাইকে লাগল দেখছি। আমাকে পাপের ভয় দেখিয়ো না, আমি শিশ্য নই।

রক্ষিণী। (প্রথম কিংকরীর প্রতি) বস্মতী, আমরা শ্রীমতীকে ভক্তি করেছি কিন্তু ভূল করেছি তো। সে তো নাচতে রাজি হল।

রত্নাবলী। রাজি হবে না! রাজার আদেশকে ভয় করবে না!

রক্ষিণী। ভয় তো আমরাই করি, কিন্তু-

রত্নাবলী। নটীর পদ কি তোমাদেরও উপরে?

প্রথম কিংকরী। আমরা তো ওকে নটী বলে আর ভাবতুম না। আমরা ওর মধ্যে স্বর্গের আলো দেখেছি।

রত্নাবলী। নটী স্বর্গে গিয়েও নাচে তা জানিস নে!

রক্ষিণী। শ্রীমতীকে পাছে রাজার আদেশে আঘাত করতে হয় এ**ই ভয় ছিল কিন্তু আরু মনে** হচ্ছে রাজার আদেশের অপেক্ষা করবার দরকার নেই।

প্রথম কিংকরী। ও পাপীয়সীদের কথা থাক্। কিন্তু এই পাপদ্শ্যে দুই চোখকে কলাৎকত 'করলে আমাদের গতি হবে কী!

রক্সবেলী। এখনো নটীর সাজ শেষ হল না। দেখছ তো তোমাদের নটীসাধনীর সাজের আনন্দ কত।

প্রথম কিংকরী। ঐ-যে এল! ইস, দেখেছিস ঝলমল করছে।
দিবতীয় কিংকরী। পাপদেহে একশো বাতির আলো জনলিয়েছে।

#### শ্রীমতীর প্রবেশ

প্রথম কিংকরী। পাপিষ্ঠা! শ্রীমতী! ভগবানের আসনের সম্মন্থে, নির্লঙ্জ, তুই আজ নাচবি! তোর দন্খানা পা শন্কিয়ে কাঠ হয়ে গেল না এখনো!

শ্রীমতী। উপায় নেই, আদেশ আছে।

দ্বিতীয় কিংকরী। নরকে গিয়ে শতলক্ষ বংসর ধরে জবলন্ত অংগারের উপরে তোকে দিনরাত নাচতে হবে এ আমি বলে দিলেম।

তৃতীয় কিংকরী। দেখো একবার! পাতিকিনী আপাদমস্তক অলংকার পরেছে। প্রত্যেক অলংকারটি আগ্ননের বেড়ি হয়ে তোর হাড়ে মাংসে জড়িয়ে থাকবে. তোর নাড়ীতে নাড়ীতে জন্মলার স্ত্রোত বইয়ে দেবে তা জানিস?

#### মল্লিকার প্রবেশ

মল্লিকা। (জনান্তিকে, রত্নাবলীকে) রাজ্যে বৃদ্ধপ্জার যে-নিষেধ প্রচার হয়েছিল সে আবার ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। পথে পথে দৃদ্দৃ বি বাজিয়ে তাই ঘোষণা চলছে। হয়তো এখনই এখানেও আসবে তাই সংবাদ দিয়ে গেলেম। আরো একটি সংবাদ আছে। আজ মহারাজ অজাতশন্ত্র ব্যয়ং এখানে এসে প্র্লা করবেন তার জন্যে প্রস্কৃত হচ্ছেন।

রত্নাবলী। একবার দৌড়ে যাও তা হলে মল্লিকা—শীঘ্র মহারানী লোকেশ্বরীকে ডেকে নিয়ে এসো।

মল্লিকা। ঐ-যে তিনি আসছেন।

#### লোকেশ্বরীর প্রবেশ

রত্নবলী। মহারানী, এই আপনার আসন!

লোকেশ্বরী। থামো। শ্রীমতীর সংখ্য নিভূতে আমার কথা আছে। (শ্রীমতীকে জনান্তিকে ডাকিয়া লইয়া) শ্রীমতী!

শ্রীমতী। কী মহারানী?

লোকেশ্বরী। এই লও, তোমার জন্যে এনেছি।

শ্রীমতী। কী এনেছেন?

লোকে বরী। অমৃত।

শ্রীমতী। ব্রুবতে পার্রাছ নে।

रलारकभ्वती। विष। एथरत्र मरता, श्रीतिवाग शारत।

শ্রীমতী। পরিত্রাণের আর উপায় নেই ভাবছেন?

লোকেশ্বরী। না। রত্নাবলী আগেই গিয়ে রাজার কাছ থেকে তোমার জন্যে নাচের আদেশ আনিয়েছে। সে আদেশ কিছ্মতেই ফিরবে না জানি।

রত্নাবলী। মহারানী, আর সময় নেই. নৃত্য আরশ্ভ হোক।

লোকেশ্বরী। এই নে, শীঘ্র খেয়ে ফেল। এখানে মলে স্বর্গ পাবি, এখানে নাচলে যাবি অবীচি নরকে।

শ্রীমতী। সর্বাগ্রে আদেশ পালন করে নিই।

লোকেশ্বরী। নাচবি?

শ্রীমতী। হাঁ, নাচব।

লোকেশ্বরী। ভয় নেই তোর?

শ্রীমতী। না, কিছু না।

লোকেশ্বরী। তবে তোমাকে কেউ উম্পার করতে পারবে না।

শ্রীমতী। যিনি উন্ধারকর্তা তিনি ছাড়া।



নটীর প**্রা** নন্দলাল বস**ু**-অঞ্চিত

রক্লবলী। মহারানী, আর এক মৃহতে দেরি চলবে না। বাইরে গোলমাল শ্নছ না? হয়তো বিদ্রোহীরা এখনই রাজোদ্যানে ঢুকে পড়বে। নটী, নাচ শ্রু হোক।

শ্রীমতীর গান ও নাচ
আমার ক্ষমো হে ক্ষমো, নমো হে নমো—
তোমায় ক্ষরি হে নির্পম,
নৃত্যরঙ্গে চিত্ত মম
উছল হয়ে বাজে।
আমার সকল দেহের আকুল রবে
মন্চহারা তোমার কতবে
ডাহিনে বামে ছন্দ নামে
নব জনমের মাঝে।
তোমার বন্দনা মোর ভিন্গিতে আজ
সংগীতে বিরাজে।

রত্নাবলী। এ কী রকম নাচ! এ তো নাচের ভান। আর এই গানের অর্থ কী! লোকেশ্বরী। না না, বাধা দিয়ো না।

প্রীমতীর গান ও নাচ

এ কী পরম ব্যথায় পরান কাঁপার,
কাঁপন বক্ষে লাগে।
শান্তিসাগরে টেউ খেলে যার,
সন্পর তার জাগে।
আমার সব চেতনা সব বেদনা
রচিল এ বে কী আরাধনা,
তোমার পারে মোর সাধনা
মরে না ষেন লাজে।
তোমার বন্দনা মোর ভণিগতে আজ
সংগীতে বিরাজে।

রন্ধাবলী। এ কী হচ্ছে! গয়নাগুলো একে একে তালে তালে ঐ স্ত্পের আবর্জনার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে! ঐ গেল কণ্কণ, ঐ গেল কেয়্র, ঐ গেল হার! মহারানী, দেখছেন এ-সমস্ত রাজ-বাড়ির অলংকার! এ কী অপমান! শ্রীমতী, এ আমার নিজের গায়ের অলংকার। কুড়িয়ে নিয়ে এসে মাথায় ঠেকাও, যাও এখনই।

লোকেশ্বরী। শাশ্ত হও, শাশ্ত হও। ওর দোষ নেই, এমনি করে আ**ভরণ ফেলে দেওয়া, এই** নাচের এই তো অংগ। আনন্দে আমারও শরীর দ্বলে উঠছে। (গলা হইতে হার খ্বলিয়া ফেলিয়া) শ্রীমতী, থেমো না, থেমো না।

শ্রীমতীর গান ও নাচ
আমি কানন হতে তুলি নি ফ্ল,
মেলে নি মোরে ফল।
কলস মম শ্নাসম,
ভরি নি তীথ জিল।

আমার তন্ তন্তে বাঁধনহারা হদর ঢালে অধরা ধারা, তোমার চরণে হোক তা সারা, প্জার প্ণা কাজে। তোমার বন্দনা মোর ভণিগতে আজ সংগীতে বিরাজে।

রত্নবলী। এ কী রকম নাচের বিড়ম্বনা! নটীর বেশ একে একে ফেলে দিলে! দেখছ তো মহারানী, ভিতরে ভিক্ষ্ণীর পীতবস্থা। একেই কি প্জা বলে না? রক্ষিণী, তোমরা দেখছ! মহারাজ কী দেও বিধান করেছেন মনে নেই?

রক্ষিণী। শ্রীমতী তো প্জার মন্ত পড়েন।

শ্রীমতী। (জান, পাতিয়া) বৃদ্ধং সরণং গচ্ছামি-

রক্ষিণী। (শ্রীমতীর মুখে হাত দিয়া) থাম্ থাম্ দুঃসাহসিকা, এখনো থাম্!

রত্নাবলী। রাজার আদেশ পালন করো।

শ্ৰীমতী।

বুন্ধং সরণং গচ্ছামি

ধদ্মং সরণং গচ্ছামি-

কিংকরীগণ। সর্বাশ করিস নে শ্রীমতী, থাম্ থাম্!

রক্ষিণী। যাস নে মরণের মুখে উন্মন্তা!

শ্বিতীয় রক্ষিণী। আমি করজোড়ে মিনতি করছি আমাদের উপর দয়া করে ক্ষান্ত হ। কিংকরীগণ। চক্ষে দেখতে পারব না, দেখতে পারব না, পালাই আমরা।

[ পলায়ন

রত্নাবলী। রাজার আদেশ পালন করো।

শ্ৰীমতী।

বুন্ধং সরণং গচ্চামি

ধম্মং সরণং গচ্ছামি

সংঘং সরণং গচ্ছামি।

লোকেশ্বরী। (জান্ম পাতিয়া সংখ্যা সংখ্যা)

বৃশ্বং সরণং গচ্ছামি ধশ্মং সরণং গচ্ছামি সংঘং সরণং গচ্ছামি।

রক্ষিণী শ্রীমতীকে অস্থাঘাত করিতেই সে আসনের উপর পড়িয়া গেল। 'ক্ষমা করো ক্ষমা করো', বলিতে বলিতে রক্ষিণীরা একে একে শ্রীমতীর পায়ের ধ্লা লইল।

লোকেশ্বরী। (শ্রীমতীর মাথা কোলে লইরা) নটী, তোর এই ভিক্ষ্ণীর বন্দ্র আমাকে দিয়ে গেলি। (বসনের একপ্রাণ্ড মাথায় ঠেকাইয়া) এ আমার।

্রক্লাবলী ধ্লিতে বসিয়া পড়িল

মল্লিকা। কী ভাবছ?

রক্লাবলী। (বন্দ্রাণ্ডলে মুখ আচ্ছল করিয়া) এইবার আমার ভয় হচ্ছে।

প্রতিহারিণীর প্রবেশ

প্রতিহারিণী। মহারাজ অজাতশন্ত্র ভগবানের প্রজা নিয়ে কাননশ্বারে অপেক্ষা করছেন, দেবীদের সম্মতি চান।

মল্লিকা। চলো, আমি মহারাজকে দেবীদের সম্মতি জানিয়ে আসি গে।

लाकि वती। वला তाমরा সবাই,

বুশ্ধং সরণং গচ্ছামি।

রত্নাবলী ব্যতীত সকলে। বৃদ্ধং সরণং গচ্ছামি।

লোকেশ্বরী। ধন্মং সরণং গচ্ছাম।

রত্নাবলী ব্যতীত সকলে। ধন্মং সরণং গচ্ছামি। লোকেশ্বরী। সংঘং সরণং গচ্ছামি।

রত্বাবলী ব্যতীত সকলে। সংঘং সরণং গচ্ছামি।

নিখি মে সরণং অঞঞং বৃদ্ধো মে সরণং বরং এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মুগলং।

মল্লিকার প্রবেশ

মল্লিকা। মহারাজ এলেন না, ফিরে গেলেন।

লোকেশ্বরী। কেন?

মল্লিকা। সংবাদ শুনে তিনি ভয়ে কম্পিত হয়ে উঠলেন।

লোকেশ্বরী। কাকে তাঁর ভয়?

মল্লিকা। ঐ হতপ্রাণ নটীকে।

লোকেশ্বরী। চলো পালঙ্ক নিয়ে আসি। এর দেহকে সকলে বহন করে নিয়ে যেতে হবে।
রেম্বলটি ছাড়া সকলের প্রস্থান

রত্নাবলী। (শ্রীমতীর পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম। জানু পাতিয়া বসিয়া)

বৃদ্ধং সরণং গচ্ছামি ধন্মং সরণং গচ্ছামি সংঘং সরণং গচ্ছামি।

## শেষ বৰ্ষণ

প্রকাশ : ১৯২৬

১৩৩২ সালের ভাদুমাসে যখন প্রথম শেষ-বর্ষণ গীতোৎসব অনুষ্ঠিত হয় তখন গানগর্নল পর্কিতকাকারে প্রকাশিত হয়। পরে গীতিনাট্য আকারে অভিনীত হয়। সব্জপতে (কার্তিক ১৩৩২) প্রকাশকালে প্রের গানগর্নল ছাড়া নতুন গানও স্থান পায়। ঋতু-উৎসব (১৯২৬)-এ প্রথম গ্রন্থভুক্ত।

## রাজা, পারিষদবর্গা, নটরাজ, নাট্যাচার্যা ও গায়ক-গায়িকা

#### গান আরম্ভ

রাজা। ওহে থামো তোমরা, একট্ব থামো। আগে ব্যাপারখানা ব্বে নিই। নটরাজ, তোমাদের পালাগানের প্রথি একখানা হাতে দাও-না।

নটরাজ। (পর্থি দিয়া) এই নিন মহারাজ।

রাজা। তোমাদের দেশের অক্ষর ভালো ব্ঝতে পারি নে। কী লিখছে? 'শেষ বর্ষণ'।

নটরাজ। হাঁমহারাজ।

রাজা। আচ্ছা বেশ ভালো। কিন্তু পালাটা যার লেখা সে লোকটা কোথায়?

নটরাজ। কাটা ধানের সংগ্য সংগ্য খেতটাকে তো কেউ ঘরে আনে না। কাব্য লিখেই কবি খালাস, তার পরে জগতে তার মতো অদরকারি আর কিছু নেই। আখের রসটা বেরিয়ে গেলে বাকি যা থাকে তাকে ঘরে রাখা চলে না; তাই সে পালিয়েছে।

ताजा। পরিহাস বলে ঠেকছে। একট্ সোজা ভাষায় বলো। পালাল কেন?

নটরাজ। পাছে মহারাজ বলে বসেন, ভাব অর্থ স্বর তান লয়, কিছ**্ই বোঝা বাচ্ছে না সেই** ভয়ে। লোকটা বড়ো ভিতু।

রাজকবি। এ তো বড়ো কৌতুক। পাঁজিতে দেখা গেল তিথিটা প্রিণিমা, এদিকে চাঁদ মেরেছেন দৌড়, পাছে কেউ ব'লে বসে তাঁর আলো ঝাপসা।

রাজা। তোমাদের কবিশেখরের নাম শ্বনেই মধ্বকপত্তনের রাজার কাছ থেকে তাঁর গানের দলকে আনিয়ে নিলেম, আর তিনি পালালেন?

নটরাজ। ক্ষতি হবে না, গানগ্রলো স্বন্ধ পালান নি। অস্তস্থ নিজে ল্রকিয়েছেন কিন্তু মেঘে মেঘে রঙ ছড়িয়ে আছে।

রাজকবি। তুমি বৃঝি সেই মেঘ? কিন্তু তোমাকে দেখাচ্ছে বড়ো সাদা।

নটরাজ। ভয় নেই, এই সাদার ভিতর থেকে ক্রমে রঙে খ্লতে থাকবে।

রাজা। কিন্তু আমার রাজবৃদ্ধি, কবির বৃদ্ধির সংখ্যে যদি না মেলে? আমাকে বোঝাবে কে? নটরাজ। সে ভার আমার উপর। ইশারায় বৃঝিয়ে দেব।

রাজা। আমার কাছে ইশারা চলবে না। বিদ্যুতের ইশারার চেয়ে বজ্রের বাণী স্পন্ট, তাতে ভূল বোঝার আশংকা নেই। আমি স্পন্ট কথা চাই। পালাটা আরম্ভ হবে কী দিয়ে?

নটরাজ। বর্ষাকে আহ্বান ক'রে।

রাজা। বর্ষাকে আহ্বান! এই আশ্বিন মাসে!

রাজকবি। ঋতু-উৎসবের শবসাধনা? কবিশেখর ভূতকালকে খাড়া ক'রে তুলবেন। অভ্তুত রসের কীর্তন।

নটরাজ। কবি বলেন, বর্ষাকে না জানলে শরংকে চেনা যায় না। আগে আবরণ তার পরে আলো।

রাজা। (পারিষদের প্রতি) মানে কী হে?

পারিষদ। মহারাজ, আমি ওঁদের দেশের পরিচয় জানি। ওঁদের হে'য়ালি বরণ্ড বোঝা যায় কিম্তু যখন ব্যাখ্যা করতে বসেন তখন একেবারেই হাল ছেড়ে দিতে হয়।

রাজকবি। যেন দ্রোপদীর বস্ত্রহরণ, টানলে আরো বাড়তে থাকে।

নটরাজ। বোঝবার কঠিন চেন্টা করবেন না মহারাজ, তা হলেই সহজে ব্রুবেন। জই ফলেকেছি'ড়ে দেখলে বোঝা যায় না, চেয়ে দেখলে বোঝা যায়। আদেশ কর্ন এখন বর্ষাকে ডাকি।

রাজা। রোসো রোসো। বর্ষাকে ডাকা কী রকম? বর্ষা তো নিজেই ডাক দিয়ে আসে।

নটরাজ। সে তো আসে বাইরের আকাশে। অন্তরের আকাশে তাকে গান গেয়ে ডেকে আনতে হয়।

রাজা। গানের সারগালো কি কবিশেখরের নিজেরই বাঁধা?

নট্রাজ। হাঁমহারাজ।

রাজা।' এই আর-এক বিপদ।

রাজকবি। নিজের অধিকারে পেয়ে কাব্যরসের হাতে কবি রাগিণীর দুর্গতি ঘটাবেন। এখন রাজার কর্তব্য গীতসরস্বতীকে কাব্যপীড়ার হাত থেকে রক্ষা করা। মহারাজ, ভোজপুরের গন্ধর্ব-দলকে খবর দিন-না। দুই পক্ষের লড়াই বাধুক তা হলে কবির পক্ষে 'শেষ বর্ষণ' নামটা সার্থক হবে।

নটরাজ। রাগিণী যতদিন কুমারী ততদিন তিনি স্বতন্ত্রা, কাব্যরসের সংশ্যে পরিণয় ঘটলেই তখন ভাবের রসকেই পতিব্রতা মেনে চলে। উলটে, রাগিণীর হুকুমে ভাব যদি পায়ে পায়ে নাকে খত দিয়ে চলতে থাকে সেই স্তৈণতা অসহ্য। অন্তত আমার দেশের চাল এরকম নয়।

রাজা। ওহে নটরাজ, রস জিনিসটা স্পষ্ট নয়, রাগিণী জিনিসটা স্পষ্ট। রসের নাগাল যদি বা না পাই, রাগিণীটা বৃঝি। তোমাদের কবি কাব্যশাসনে তাকেও যদি বে'ধে ফেলেন তা হলে তো আমার মতো লোকের মুশ্চিল।

নটরাজ। মহারাজ, গঠিছড়ার বাঁধন কি বাঁধন? সেই বাঁধনেই মিলন। তাতে উভয়েই উভয়কে বাঁধে। কথায় সুরে হয় একাঝা।

পারিষদ। অলমতিবিস্তরেণ। তোমাদের ধর্মে যা বলে তাই করো, আমরা বীরের মতো সহ্য করব।

নটরাজ। (গায়কগায়িকাদের প্রতি) ঘনমেছে তাঁর চরণ পড়েছে। শ্রাবণের ধারায় তাঁর বাণী, কদন্দের বনে তাঁর গল্থের অদৃশ্য উত্তরীয়। গানের আসনে তাঁকে বসাও, স্বুরে তিনি র্প ধর্ন, হৃদয়ে তাঁর সভা জম্ক। ডাকো—

এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে,
এসো করো স্নান নবধারাজলে।
দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ,
পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ;
কাজল নয়নে ব্খীমালা গলে
এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে।
আজি ক্ষণে ক্ষণে হাসিখানি, সখি,
অধরে নয়নে উঠ্ক চমকি।
মল্লারগানে তব মধ্সবরে
দিক বাণী আনি বনমম্রে।
ঘন বরিষনে জল-কলকলে
এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে।

নটরাজ। মহারাজ, এখন একবার ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখন, 'রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন, রিমঝিম শবদে বরিষে'।

রাজা। ভিতরের দিকে? সেই দিকের পথই তো সব চেয়ে দুর্গম।

নটরাজ। গানের স্রোতে হাল ছেড়ে দিন, স্ক্রম হবে। অন্তব করছেন কি প্রাণের আকাশের প্র হাওয়া ম্বর হয়ে উঠল। বিরহের অন্ধকার ঘনিয়েছে। ওগো সব গীতরসিক, আকাশের বেদনার সংশ্য হদয়ের রাগিণীর মিল করো। ধরো ধরো, 'ঝরে ঝরো ঝরো'।

> ঝরে ঝরো ঝরো ভাদর বাদর, বিরহকাতর শর্বরী।

ফিরিছে এ কোন্ অসীম রোদন কানন কানন মমরি। আমার প্রাণের রাগিণী আজি এ গগনে গগনে উঠিল কাজিয়ে। হৃদয় একি রে ব্যাপিল তিমিরে সমীরে সমীরে সপরি।

নটরাজ। শ্রাবণ ঘরছাড়া উদাসী। আলন্থাল তার জটা, চোখে তার বিদাং। অশ্রানত ধারায় একতারায় একই সার সে বাজিয়ে সারা হল। পথহারা তার সব কথা বলে শেষ করতে পারলে না। ঐ শান্ন মহারাজ মেঘমশ্লার।—

কোথা যে উধাও হল মোর প্রাণ উদাসী
আজি ভরা বাদরে।

ঘন ঘন গ্রের গ্রের গরজিছে,

ঝরো ঝরো নামে দিকে দিগন্তে জলধারা,
মন ছন্টে শ্নো শ্নো অনতে

অশাত বাতাসে।

রাজা। পূব দিকটা আলো হয়ে উঠল যে, কে আসে? নটরাজ। শ্রাবণের পূর্ণিমা।

রাজকবি। শ্রাবণের পর্নিপমা! হাঃ হাঃ হাঃ। কালো খাপটাই দেখা যাবে, তলোয়ারটা রইবে ইশারায়।

রাজা। নটরাজ, শ্রাবণের প্রণিমায় প্রণতা কোথায়? ও তো বসন্তের প্রণিমা নয়। নটরাজ। মহারাজ, বসন্তপ্রণিমাই তো অপ্রণ। তাতে চোখের জল নেই কেবলমাত হাসি। শ্রাবণের শ্রু রাতে হাসি বলছে আমার জিত, কালা বলছে আমার। ফ্ল ফোটার সপ্রে ফ্ল ঝরার মালাবদল। ওগো কলস্বরা, প্রণিমার ভালাটি খুলে দেখো, ও কী আনলে।

আজ শ্রাবণের প্রিণিমাতে কী এনেছিস বল্,
হাসির কানায় কানায় ভরা কোন্ নয়নের জল।
বাদল হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে
য্থীবনের বেদন আসে,
ফ্ল-ফোটানোর খেলায় কেন ফ্ল-ঝরানোর ছল।
কী আবেশ হেরি চাঁদের চোখে,
ফেরে সে কোন্ স্বপনলোকে।
মন বসে রয় পথের ধারে,
জানে না সে পাবে কারে,
আসা-যাওয়ার আভাস ভাসে বাতাসে চঞ্চল।

রাজা। বেশ, বেশ, এটা মধ্র লাগল বটে।

নটরাজ। কিল্তু মহারাজ, কেবলমাত্র মধ্বর? সেও তো অসম্পূর্ণ?

রাজা। ঐ দেখো, যেমনি আমি বলেছি মধ্র অমনি তার প্রতিবাদ। তোমাদের দেশে সোজা কথার চলন নেই ব্রিঝ?

নটরাজ। মধ্বরের সঙ্গে কঠোরের মিলন হলে তবেই হয় হরপার্বতীর মিলন। সেই মিলনের গানটা ধরো। বন্ধু-মানিক দিয়ে গাঁথা
আষাঢ় তোমার মালা।
তোমার শ্যামল শোভার বৃকে
বিদ্যুতেরি জন্মলা।
তোমার মশ্ববলে
পাষাণ গলে, ফসল ফলে,
মর বহে আনে তোমার পায়ে ফ্লের ডালা।
মরো মরো পাতায় পাতায়
ঝরো ঝরো বারির রবে,
গন্ব, গ্রুর মেঘের মাদল
বাজে তোমার কী উৎসবে।
সব্জ স্থার ধারায়
প্রাণ এনে দাও তপ্ত ধরায়,
বামে রাখ ভয়ংকরী
বন্যা মরণ-ঢালা।

রাজা। সব রক্ষের খ্যাপামিই তো হল। হাসির সংশ্যে কাল্লা, মধ্বরের সংশ্যে কঠোর, এখন বাকি রইল কী?

নটরাজ। বাকি আছে অকারণ উৎকণ্ঠা। কালিদাস বলেন, মেঘ দেখলে স্থী মান্বও আনমনা হয়ে যায়। এইবার সেই যে ''অন্যথাবৃত্তি চেতঃ'', সেই যে পথ-চেয়ে-থাকা আনমনা, তারই গান হবে। নাট্যাচার্য, ধরো হে—

পুব হাওয়াতে দেয় দোলা আজ মরি মরি।
হদয়-নদীর ক্লে ক্লে জাগে লহরী।
পথ চেয়ে তাই একলা ঘাটে
বিনা কাজে সময় কাটে,
পাল তুলে ওই আসে তোমার স্রেরই তরী।
ব্যথা আমার ক্ল মানে না বাধা মানে না,
পরান আমার ঘুম জানে না জাগা জানে না।
মিলবে যে আজ অক্ল পানে,
তোমার গানে আমার গানে,
ভেসে যাবে রসের বানে আজ বিভাবরী।

নটরাজ। বিরহীর বেদনা রূপ ধ'রে দাঁড়াল, ঘনবর্ষার মেঘ আর ছায়া দিয়ে গড়া সজল রূপ। অশান্ত বাতাসে ওর সার পাওয়া গেল কিন্তু ওর বাণীটি আছে তোমার কণ্ঠে, মধ্বরিকা।

অশ্রভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে।
আজি শ্যামল মেঘের মাঝে
বাজে কার কামনা।
চলিছে ছ্বটিয়া অশানত বায়,
কলন কার তার গানে ধর্নিছে,
করে কে সে বিরহী বিফল সাধনা।

রাজা। আর নয় নটরাজ, বিরহের পালাটাই বড়ো বেশি হয়ে উঠল, ওজন ঠিক থাকছে না। নটরাজ। মহারাজ, রসের ওজন আয়তনে নয়। সমস্ত গাছ একদিকে, একটি ফ্ল একদিকে, তব্ ওজন ঠিক থাকে। অসীম অন্ধকার একদিকে, একটি তারা একদিকে, তাতেও ওজনের ভূল হয় না। ভেবে দেখুন, এ সংসারে বিরহের সরোবর চারি দিকে ছলছল করছে, মিলনপশ্মটি তারই বুকের একটি দুর্লাভ ধন।

রাজকবি। তাই নাহয় হল কিন্তু অশ্রুবাচ্পের কুয়াশা ঘনিয়ে দিয়ে সেই পদ্মটিকে একেবারে লুকিয়ে ফেললে তো চলবে না।

নটরাজ। মিলনের আয়োজনও আছে। খুব বড়ো মিলন, অবনীর সংশ্যে গগনের। নাট্যাচার্য একবার শ্নিয়ে দাও তো।

ধরণীর গগনের মিলনের ছলে
বাদল বাতাস মাতে মালতীর গলেধ।
উৎসবসভা-মাঝে
প্রাবণের বীণা বাজে,
শিহরে শ্যামল মাটি প্রাণের আনন্দে।
দুই ক্ল আকুলিয়া অধীর বিভল্গে
নাচন উঠিল জেগে নদীর তরভেগ।
কাঁপিছে বনের হিয়া
বরষনে মুখ্রিয়া,
বিজলি ঝালিয়া উঠে নবঘন মন্দে।

রাজা। আঃ, এতক্ষণ একট্ব উৎসাহ লাগল। থামলে চলবে না। দেখো-না, তোমাদের মাদল-ওআলার হাত দুটো অস্থির হয়েছে, ওকে একট্ব কাজ দাও।

নটরাজ। বিল ও ওস্তাদ, ঐ যে দলে দলে মেঘ এসে জনুটল, ওরা যে খ্যাপার মতো চলেছে। ওদের সঙ্গে পাব্লা দিয়ে চলো-না, একেবারে মৃদঙ্গ বাজিয়ে বন্ক ফর্নিয়ে যাত্রা জমে উঠনুক-না সনুরে কথায় মেঘে বিদানুতে ঝড়ে।

পথিক মেঘের দল জোটে ওই শ্রাবণ-গগন-অজ্গানে।
মন রে আমার, উধাও হয়ে নির্দেশশের সজ্গানে।
দিক-হারানো দ্বঃসাহসে
সকল বাঁধন পড়াক খসে,
কিসের বাধা ঘরের কোণের শাসন-সীমা লঙ্ঘনে।
বেদনা তার বিজ্বাশিখা জ্বলাক অভ্তরে;
সর্বনাশের করিস সাধন বছ্ল-মন্তরে।
অজানাতে করবি গাহন,
ঝড় সে পথের হবে বাহন,
শেষ করে দিস আপনারে তুই প্রলয়রাতের ক্রন্দনে।

রাজকবি। ঐ রে, আবার ঘ্রে ফিরে এলেন সেই 'অজানা' সেই তোমার 'নির্দেশ'। মহারাজ. ্আর দেরি নেই, আবার কাল্লা নামল বলে।

নটরাজ। ঠিক ঠাউরেছ। বোধ হচ্ছে চোখের জলেরই জিত। বর্ষার রাতে সাথীহারার স্বশ্নে অজানা বন্ধ্ব ছিলেন অন্ধকার ছায়ায় স্বশেনর মতো; আজ ব্বিঝ বা শ্রাবণের প্রাতে চোখের জলে ধরা দিলেন। মধ্বিরকা, ভৈরবীতে কর্ণ স্বর লাগাও, তিনি তোমার হৃদয়ে কথা ক্বেন।

বন্ধ্র, রহো রহো সাথে আজি এ সঘন গ্রাবণগ্রাতে। ছিলে কি মোর স্বপনে
সাথীহারা রাতে।
বন্ধ্ব, বেলা ব্থা যায় রে।
আজি এ বাদলে আকুল হাওয়ায় রে।
কথা কও মোর হদয়ে
হাত রাখো হাতে।

রাজা। কামা হাসি বিরহ মিলন সব রকমই তো খণ্ড খণ্ড করে হল, এইবার বর্ষার একটা পরিপূর্ণ মূর্তি দেখাও দেখি।

निष्ताकः। ভाला कथा मत्न कतिरम्न मिराताकः। नाष्ट्राप्ताकः, তবে ঐটে শ্বর করো।

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে. জলসিণ্ডিত ক্ষিতি-সৌরভ-রভসে, ঘনগোরবে নবযোবনা বরষা. শ্যাম গম্ভীর সরসা। গুরু গজনে নীল অরণ্য শিহরে উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে. নিখিল-চিত্ত-হর্ষা ঘনগোরবে আসিছে মত্ত বরষা। কোথা তোরা আঁয় তর্বী পথিক-ললনা. জনপদবধ্ তড়িং-চাকত-নয়না, মালতী-মালিনী কোথা প্রিয়-পরিচারিকা, কোথা তোরা অভিসারিকা। ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা. লালত নতে বাজ্বক স্বর্ণরস্না, আনো বীণা মনোহারিকা। কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা। আনো মূদপা, মূরজ, মূরলী মধ্রা, বাজাও শৃঙ্থ, হুলুরব করো বধুরা, এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী, ওগো প্রিয়স খভাগিনী। কুঞ্জকুটীরে, অগ্নি ভাবাকুললোচনা, ভর্জপাতায় নবগীত করো রচনা মেঘমল্লার রাগিণী। এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী। কেতকীকেশরে কেশপাশ করো স্বর্রাভ ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী. কদম্বরেণ্ট বিছাইয়া দাও শয়নে. অঞ্চন আঁকো নয়নে। তালে তালে দুটি কঞ্কণ কনকনিয়া. ভবনশিখীরে নাচাও গনিয়া গনিয়া ক্ষিত-বিকশিত বয়নে: कमन्द्रत्वनः विष्टादेशा काल-गर्यतः।

এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভূবন-ভরসা,
দর্শিছে পবনে সন সন বনবীথিকা,
গীতময় তর্শতিকা।
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধর্নিয়া তুলিছে মন্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা,
শত শত গীত-মুখরিত বনবীথিকা।

রাজা। বাঃ, বেশ জমেছে। আমি বলি আজকের মতো বাদলের পালাই চলত্ক। নটরাজ। কিন্তু মহারাজ দেখছেন না, মেঘে মেঘে পালাই-পালাই ভাব। শেষ কেয়াফলের গন্ধে বিদায়ের সত্ত্ব ভিজে হাওয়ায় ভরে উঠল। ঐ যে 'এবার আমার গোল বেলা' বলে কেতকী।

একলা বসে বাদলশেষে শ্রনি কত কী।
'এবার আমার গেল বেলা' বলে কেতকী।
ব্লিট-সারা মেঘ যে তারে
ডেকে গেল আকাশপারে,
তাই তো সে যে উদাস হল
নইলে যেত কি।
ছিল সে যে একটি ধারে বনের কিনারায়,
উঠত কে'পে তড়িং-আলোর চকিত ইশারায়।
শ্রাবণ-ঘন অন্ধকারে
গন্ধ যেত অভিসারে,
সন্ধ্যাতারা আড়াল থেকে
খবর পেত কি।

রাজা। নটরাজ, বাদলকে বিদায় দেওয়া চলবে না। মনটা বেশ ভরে উঠেছে।
নটরাজ। তা হলে কবির সংশা বিরোধ বাধবে। তাঁর পালায় বর্ষা এবার যাব যাব করছে।
রাজা। তুমি তো দেখি বিদ্রোহী দলের একজন, কবির কথাই মান, রাজার কথা মান না?
আমি যদি বলি যেতে দেব না?

নটরাজ। তা হলে আমিও তাই বলব। কবিও তাই বলবে। ওগো রেবা, ওগো কর**্ণিকা,** বাদলের শ্যামল ছায়া কোন্ লম্জায় পালাতে চায়?

নাট্যাচার্য । নটরাজ, ও বলছে ওর সময় গেল।

নটরাজ। গেলই বা সময়। কাজের সময় যখন যায় তখনই তো শ্রু হয় অকাজের খেলা। শরতের আলো আসবে ওর সংশ্যে খেলতে। আকাশে হবে আলোয় কালোয় য্গলমিলন।

শ্যামল শোভন প্রাবণ-ছায়া, নাই বা গেলে
সজল বিলোল আঁচল মেলে।
প্রে হাওয়া কয়, 'ওর যে সময় গেল চলে',
শরৎ বলে, 'ভয় কী সময় গেল বলে,
বিনা কাজে আকাশ মাঝে কাটবে বেলা
অসময়ের খেলা খেলে।
কালো মেঘের আর কি আছে দিন।
ও যে হল সাথীহীন।

পরে হাওয়া কয়, 'কালোর এবার যাওয়াই ভালো', শরং বলে, 'মিলবে যুগল কালোয় আলো, সাজবে বাদল সোনার সাজে আকাশ মাঝে কালিমা ওর ঘুনিয়ে ফেলে।'

নটরাজ। শরতের প্রথম প্রতামে ঐ যে শ্বেকতারা দেখা দিল অন্ধকারের প্রান্তে। মহারাজ দরা করবেন, কথা কবেন না।

রাজা। নটরাজ, তুমিও তো কথা কইতে কস্বর কর না। নটরাজ। আমার কথা যে পালারই অংগ।

রাজা। আর আমার হল তার বাধা। তোমার যদি হয় জলের ধারা, আমার নাহয় হল ন্ডি, দৃইয়ে মিলেই তো ঝরনা। স্থিতে বাধা যে প্রকাশেরই অগ্যা যে বিধাতা রসিকের স্থি করেছেন অরসিক তাঁরই স্থি, সেটা রসেরই প্রয়োজনে।

নটরাজ। এবার ব্রুঝেছি আপনি ছম্মরসিক, বাধার ছলে রস নিংড়ে বের করেন। আর আমার ভয় রইল না। গীতাচার্য গান ধরে।

দেখো শ্কতারা অখি মেলি চায়
প্রভাতের কিনারার।
ডাক দিয়েছে রে শিউলি ফুলেরে
আয় আয় আয়।
ও যে কার লাগি জ্বলে দীপ,
কার লগাটে পরায় টিপ,
ও যে কার আগমনী গায়—
আয় আয় আয়।
জাগো জাগো, সখী,
কাহার আশায় আকাশ উঠিল প্রকি।
মালতীর বনে বনে
ওই শ্ন ক্ষণে ক্ষণে
কহিছে শিশিরবায়
আয় আয় আয়।

নটরাজ। ঐ দেখন শন্কতারার ডাক প্থিবীর বনে পেণিচেছে। আকাশের আলোকের যে লিপি সেই লিপিটিকে ভাষান্তরে লিখে দিল ঐ শেফালি। সে লেখার শেষ নেই, তাই বারে বারেই অপ্তান্ত ঝরা আর ফোটা। দেবতার বাণীকে যে এনেছে মতের্বি, তার ব্যথা কজন বোঝে? সেই কর্বার গান সন্ধ্যার সন্বে তোমরা ধরো।

ওলো শেফালি,
সব্জ ছায়ার প্রদোষে তুই জ্বালিস দীপালি।
তারার বাণী আকাশ থেকে
তোমার র্পে দিল একে
শ্যামল পাতায় থরে থরে আখর র্পালি।
ব্কের খসা গন্ধ-আঁচল রইল পাতা সে
কাননবীথির গোপন কোনের বিবশ বাতাসে।
সারাটা দিন বাটে বাটে
নানা কাজে দিবস কাটে,
আমার সাঁঝে বাজে তোমার কর্ল ভূপালি।

রাজা। নটরাজ, অমন শ্বকতারাতে শেফালিতে ভাগ করে করে শরংকে দেখাবে কেমন করে? নটরাজ। আর দেরি নেই, কবি ফাঁদ পেতেছে। যে মাধ্রী হাওয়ায় হাওয়ায় আভাসে ভেসে বেড়ায় সেই ছায়ার্পিটিকে ধরেছে কবি আপন গানে। সেই ছায়ার্পিণীর ন্প্র বাজল, কঙ্কণ চমক দিল কবির স্বের, সেই স্বরিটকে তোমাদের কণ্ঠে জাগাও তো।

যে ছায়ারে ধরব বলে করেছিলেম পণ
আজ সে মেনে নিল আমার গানেরই বন্ধন।
আকাশে যার পরশ মিলায়
শরৎ মেঘের ক্ষণিক লীলায়
আপন স্বরে আজ শ্নি তার ন্প্রেগ,ঞ্জন।
অলস দিনের হাওয়ায়
গন্ধখানি মেলে যেত গোপন আস্মযাওয়ায়।
আজ শরতের ছায়ানটে
মোর রাগিণীর মিলন ঘটে
সেই মিলনের তালে তালে বাজায় সে কৎকণ।

নটরাজ। শা্র শাণিতর মা্তি ধরে এইবার আসন্ন শরংশ্রী। সজল হাওয়ার দোল থেমে যাক—আকাশে আলোক-শতদলের উপর তিনি চরণ রাখ্ন, দিকে দিগণেত সে বিকশিত হয়ে উঠাক।

এসো শরতের অমল মহিমা,
এসো হে ধীরে।
চিক্ত বিকাশিবে চরণ ফিরে।
বিরহ-তরংগে অক্লে সে যে দোলে
দিবাযামিনী আকুল সমীরে।

#### বাদললক্ষ্মীর প্রবেশ

রাজা। ও কী হল নটরাজ, সেই বাদললক্ষ্মীই তো ফিরে এলেন; মাথায় সেই অবগন্ঠন। রাজার মানই তো রইল, কবি তো শরংকে আনতে পারলেন না।

নটরাজ। চিনতে সময় লাগে মহারাজ। ভোররাগ্রিকেও নিশীথরাগ্রি বলে ভূল হয়। কিন্তু ভোরের পাখির কাছে কিছুই লুকোনো থাকে না; অন্ধকারের মধ্যেই সে আলোর গান গেয়ে ওঠে। বাদলের ছলনার ভিতর থেকেই কবি শরংকে চিনেছে, তাই আমন্তবের গান ধরল।

ওগো শেফালিবনের মনের কামনা
কেন স্নুদ্র গগনে গগনে
আছ মিলায়ে পবনে পবনে
কেন কিরণে কিরণে কলিয়া
যাও শিশিরে শিশিরে গলিয়া
কেন চপল আলোতে ছায়াতে
আছ লুকায়ে আপন মায়াতে
তুমি মুরতি ধরিয়া চকিতে নামো-না।
আজি মাঠে মাঠে চলো বিহরি,
তৃণ উঠ্ক শিহরি শিহরি।
নামো তালপল্লববীজনে,
নামো জলে ছায়াছবি স্জনে,

এসো সোরভ ভরি আঁচলে. আঁখি আঁকিয়া স্নীল কাজলে, মম চোখের সমাখে ক্ষণেক থামো-না ওগো সোনার স্বপন সাধের সাধনা। কত আকল হাসি ও রোদনে. রাতে দিবসে স্বপনে বোধনে. জনলি জোনাকি প্রদীপ-মালিকা. ভরি নিশীথ-তিমির থালিকা. প্রাতে কুস,মের সাজি সাজায়ে. সাঁজে ঝিল্লি-ঝাঁঝর বাজায়ে. কত করেছে তোমার স্তৃতি-আরাধনা, ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা। বসেছ শুদ্র আসনে আজি নিখিলের সম্ভাষণে। আহা শ্বেতচন্দ্রনাতলকে আজি তোমারে সাজারে দিল কে? আহা বরিল তোমারে কে আব্দি তার দঃখ-শয়ন তেয়াজি. তুমি ঘুচালে কাহার বিরহ-কাঁদনা।

নটরাজ। প্রিয়দশিকা, সময় হয়েছে, এইবার বাদললক্ষ্মীর অবগ্রন্ঠন খ্রেল দেখো। চিনতে পারবে সেই ছন্মবেশিনীই শরংপ্রতিমা। বর্ষার ধারায় যাঁর কণ্ঠ গদগদ, শিউলিবনে তাঁরই গান, মালতীবিতানে তাঁরই বাঁশির ধানা।

এবার অবগৃহ্ণঠন খোলো।
গহন মেঘমায়ায় বিজন বনছায়ায়
তোমার আলসে অবলৃহ্ণঠন সারা হল।
শিউলি-স্রভি রাতে
বিকশিত জ্যোংস্নাতে
মৃদ্ মর্মর গানে তব মর্মের বাণী বোলো।
গোপন অগ্রভলে মিল্ক শরম-হাসি—
মালতীবিতানতলে বাজ্ক ব'ধ্র বাঁশি।
শিশিরসিত্ত আলোছায়ে
বিরহমিলনে গাঁখা নব প্রণয়দোলায় দোলো।

## অবগহন্তন মোচন

নটরাজ। অবগান্ঠন তো খালল। কিন্তু এ কী দেখলাম। এ কি রাপ, না বাণী? এ কি আমার মনেরই মধ্যে, না আমার চোখেরই সামনে?

তোমার নাম জানি নে সার জানি।
তুমি শরংপ্রাতের আলোর বাণী।
সারাবেলা শিউলিবনে
আছি মগন আপন মনে,

কিসের ভূলে রেখে গেলে
আমার বৃকে ব্যথার বাঁশিখানি!
আমি যা বলিতে চাই হল বলা,
ওই শিশিরে শিশিরে অশ্র্যালা।
আমি যা দেখিতে চাই প্রাণের মাঝে
সেই ম্রতি এই বিরাজে,
ছায়াতে আলোতে আঁচল গাঁথা
আমার অকারণ বেদনার বাঁগাপাণি।

রাজা। শরংশ্রী কাকে ইশারা করে ডাকছে? বলো তো এবার কে আসবে? নটরাজ। উনি ডাকছেন সন্দরকে। যা ছিল ছায়ার কু'ড়ি তা ফুটল আলোর ফুলে। গানের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখুন।

স্কারের প্রবেশ
কার বাঁশি নিশিভোরে বাজিল মোর প্রাণে?
ফুটে দিগাল্ড অর্ণ-কিরণ-কলিকা।
শরতের আলোতে স্কুদর আসে,
ধরণীর আঁখি যে শিশিরে ভাসে।
হৃদয়কুঞ্জবনে মঞ্জারল
মধুর শেফালিকা।

রাজা। নটরাজ, শরংলক্ষ্মীর সহচরটি এরই মধ্যে চণ্ডল হয়ে উঠলেন কেন?
নটরাজ। শিশির শ্বিকায়ে যায়, শিউলি ঝরে পড়ে, আশ্বিনের সাদা মেঘ আলায়ে যায় মিলিয়ে।
ক্ষণিকের অতিথি স্বর্গ থেকে মত্তের আসেন। কাঁদিয়ে দিয়ে চলে যান। এই বাওয়া-আসায় স্বর্গমত্তেরি মিলনপথ বিরহের ভিতর দিয়ে খুলে যায়।

হে ক্ষণিকের অতিথি,
এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া,
ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া।
কোন্ অমরার বিরহিণীরে
চাহ নি ফিরে,
কার বিষাদের শিশিরনীরে
এলে নাহিয়া।
ওগো অকর্ণ, কী মায়া জান,
মিলনছলে বিরহ আন।
চলেছ পথিক আলোক-যানে
আঁধারপানে,
মন-ভুলানো মোহন তানে
গান গাহিয়া।

নটরাজ। এইবার কবির বিদায় গান। বাঁশি হবে নীরব। যদি কিছু বাকি থাকে সে থাকবে স্মরণের মধ্যে।

আমার রাত পোহাল শারদ প্রাতে। বাশি, তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে। তোমার বৃকে বাজল ধ্বনি বিদায়গাথা, আগমনী, কত ষে,
ফাল্যনে প্রাবণে, কত প্রভাতে রাতে।
যে কথা রয় প্রাণের ভিতর অগোচরে
গানে গানে নির্মেছিলে চুরি করে।
সময় যে তার হল গত
নিশিশেষের তারার মতো
তারে শেষ করে দাও শিউলিফবুলের মরণ সাথে।

রাজা। ও কী। **একেবারে শেষ হয়ে গেল নাকি**? কেবল দ্দণ্ডের জন্যে গান বাঁধা হল, গান সারা হল! এত সাধনা, এত আয়োজন, এত উৎকণ্ঠা— তার পরে?

নটরাজ। 'তার পরে' প্রশেনর উত্তর নেই, সব চুপ। এই তো স্থির লীলা, এ তো কৃপণের পর্নজি নয়। এ যে আনন্দের অমিতবায়। মৃকুল ধরেও যেমন ঝরেও তেমনি। বাঁশিতে যদি গান বেজে থাকে সেই তো চরম। তার পরে? কেউ চুপ করে শোনে, কেউ গলা ছেড়ে তর্ক করে। কেউ মনে রাখে, কেউ ভোলে, কেউ ব্যঞ্গ করে। তাতে কী আসে যায়?

গান আমার যায় ভেসে যায়,
চাস নে ফিরে দে তারে বিদায়।
সে যে দখিন হাওয়ায় মুকুল ঝরা,
ধ্লার আঁচল হেলায় ভরা,
সে যে শিশির ফোঁটার মালা গাঁথা বনের আভিনায়।
কাঁদন-হাসির আলোছায়া সারা অলস বেলা,
মেঘের গায়ে রঙের মায়া খেলার পরে খেলা।
ভূলে যাওয়ার বোঝাই ভরি
গেল চলে কতই তরী
উজানবায়ে ফেরে যদি কে রয় সে আশায়।

রাজা। উত্তম হয়েছে। রাজকবি। আরো অনেক উত্তম হতে পারত।

# রক্তকরবী

প্রকাশ: ১৯২৬

রচনাকালে নামকরণ 'ষক্ষপর্রী'; পাণ্ডুলিপি আকারেই পরিবর্তিত নাম 'নন্দিনী'। প্রবাসী পরিকায় (আন্বিন ১৩৩১) রক্তকরবী নামে প্রকাশিত। গ্রন্থপ্রকাশকালে (১৩৩৩) প্রবাসী ১৩৩২ বৈশাথে প্রকাশিত কবির একটি 'অভিভাষণ' 'প্রস্তাবনা'-রূপে মুদ্রিত হয়। বিশ্বভারতী-প্রকাশিত স্বতন্ত্র গ্রন্থে ১৩৬৭-সংস্করণে পাণ্ডুলিপি-ধৃত নাট্যপরিচয় গ্রন্থ-স্কুচনায় সংযোজিত।

বর্তমান সংস্করণে 'প্রস্তাবনা'র পরে নাট্যপরিচয় মনুদ্রিত হল।

#### প্রস্তাবনা

আজ আপনাদের বারোয়ারি-সভায় আমার 'নন্দিনী'র পালা অভিনয়। প্রায় কখনো ডাক পড়ে না, এবারে কোত্হল হয়েছে। ভয় হচ্ছে, পালা সাঙ্গ হলে ভিখ মিলবে না, কুত্তা লেলিয়ে দেবেন। তারা পালাটাকে ছি'ড়ে কুটিকুটি করবার চেণ্টা করবে। এক ভরসা, কোথাও দশ্তস্ফুট করতে পারবে না।

আপনারা প্রবীণ। চশমা বাগিয়ে পালাটার ভিতর থেকে একটা গ্রু অর্থ খাটিয়ে বের করবার চেন্টা করবেন। আমার নিবেদন, যেটা গ্রু তাকে প্রকাশ্য করলেই তার সার্থ কতা চলে যায়। হংগিশন্ডটা পাঁজরের আড়ালে থেকেই কাজ করে। তাকে বের ক'রে তার কার্যপ্রণালী তদারক করতে গেলে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। দশম্বভ বিশ্হাতওয়ালা রাবণের স্বর্ণলঞ্চায় সামান্য একটা বন্য বানর লেজে ক'রে আগ্রন লাগায়, এই কাহিনীটি যদি কবিগ্রুর আজ আপনাদের এই সভায় উপস্থিত করতেন তা হলে তার গ্রু অর্থ নিয়ে আপনাদের চন্ডীমন্ডপে একটা কলরব উঠত। সন্দেহ করতেন কোনো-একটা স্প্রতিশ্ঠিত বিধিব্যবস্থাকে ব্রি বিদ্রুপ করা হচ্ছে। অথচ শত শত বছর ধরে স্বভাবসন্দিশ্ধ লোকেরাও রামায়ণের প্রকাশ্যে যে-রস আছে তাই ভোগ করে এলেন—গোপনে যে-অর্থ আছে তার ঝা্টি ধরে টানাটানি করলেন না।

আমার পালায় একটি রাজা আছে। আধুনিক যুগে তার একটার বেশি মুণ্ড ও দুটোর বেশি হাত দিতে সাহস হল না। আদিকবির মতো ভরসা থাকলে দিতেম। বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মানুষের হাত পা মুণ্ড অদুশ্যভাবে বেড়ে গেছে। আমার পালার রাজা যে সেই শক্তিবাহুলার যোগেই গ্রহণ করেন, গ্রাস করেন, নাটকে এম্ন আভাস আছে। তেতাযুগের বহুসংগ্রহী বহুগ্রাসী রাবণ বিদ্যুৎবজ্রধারী দেবতাদের আপন প্রাসাদশ্বারে শৃংথলিত ক'রে তাদের দ্বারা কাজ আদায় করত। তার প্রতাপ চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকতে পারত। কিন্তু তার দেবদ্রোহী সম্দিধর মাঝখানে হঠাৎ একটি মানবকন্যা এসে দাঁড়ালেন, অম্নি ধর্ম জেগে উঠলেন। মুড় নিরন্দ্র বানরকে দিয়ে তিনি রাক্ষসকে পরাস্ত করলেন। আমার নাটকে ঠিক এমনটি ঘটে নি কিন্তু এর মধ্যেও মানবকন্যার আবিভাবে আছে। তা ছাড়া কলিযুগের রাক্ষসের সংশ্য কলিযুগের বানরের যুশ্ধ ঘটবে, এমনও একটা স্ট্না আছে।

আদিকবির সাতকাশ্ডে স্থানাভাব ছিল না, এই কারণে লৎকাপ্রেইতে তিনি রাবণ ও বিভীষণকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু আভাস দিয়েছিলেন যে তারা একই, তারা সহোদর ভাই। একই নীড়ে পাপ ও সেই পাপের মৃত্যুবাণ লালিত হয়েছে। আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ; সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।

বাল্মীকির রামায়ণকে ভক্ত পাঠকেরা সত্যম্লক ব'লে স্বীকার করেন। আমার পালাটিকে যাঁরা শ্রুখা ক'রে শ্নেবেন তাঁরা জানবেন এটিও সত্যম্লক। ঐতিহাসিকের উপরে প্রমাণের ভার দিলে ঠকবেন। এইট্রকু বললেই ্যথেষ্ট হবে ষে, কবির জ্ঞান-বিশ্বাস-মতে এটি সত্য।

ঘটনাঙ্গানটির প্রকৃত নাম নিয়ে ভৌগোলিকদের কাছে মতের ঐক্য প্রত্যাশা করা মিছে। হ্বর্ণলঞ্কা-যে সিংহলে তা নিয়েও আজ কত কথাই উঠেছে। বস্তুত প্রথিবীর নানা জ্থানে নানা জ্তরেই স্বর্ণলঞ্কার চিহ্ন পাওয়া যায়। কবিগ্রের যে সেই অনিদিশ্ট অথচ স্পেরিনিদিশ্ট স্বর্ণলঞ্কার সংবাদ পেয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ

সে-স্বর্ণলঙ্কা যদি খনিজ সোনাতেই বিশেষ একটা প্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকত, তা হলে লেজের আগ্রনে ভস্ম না হয়ে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

দ্বর্ণ লঙকার মতোই আমার পালার ঘটনাদ্থলের একটি ডাকনাম আছে। তাকে কবি যক্ষপর্বী ব'লে জানে। তার কারণ এ নয় যে দেখানে পোরাণিক কুরেরের দ্বর্ণ সিংহাসন। যক্ষের ধন মাটির নীচে পোঁতা আছে। এখানকার রাজা পাতালে স্কুঙ্গ খোদাই করে সে ধন হরণে নিয্তু। তাই আদর করে এই প্রবীকে সমঝদার লোকেরা যক্ষপ্রী বলে। লক্ষ্মীপ্রী কেন বলে না? কারণ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বৈকুপ্ঠে, যক্ষের ভাণ্ডার পাতালে।

রামায়ণের গলেপর ধারার সংশ্যে এর যে-একটা মিল দেখছি, তার কারণ এ নয় যে, রামায়ণ থেকে গলপটি আহরণ করা। আসল কারণ, কবিগ্রুই আমার গলপটিকে ধ্যানযোগে আগে থাকতে হরণ করেছেন। যদি বল প্রমাণ কী, প্রমাণ এই যে, স্বর্ণলঙ্কা তাঁর কালে এমন উচ্চ চ্ড়া নিয়ে প্রকাশমান ছিল, কেউ তা মানবে না। এটা-যে বর্তমান কালেরই, হাজার জায়গায় তার হাজার প্রমাণ প্রত্যক্ষ হয়ে আছে।

ধ্যানের সি'ধ কেটে মহাকবি ভাবীকালের সামগ্রীতে কি-রকম কোশলে হস্তক্ষেপ করতেন তার আর-একটি প্রমাণ দেব।

কর্ষণ-জীবী এবং আকর্ষণ-জীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দবন্দ্ব আছে, এ সন্দবন্ধে বন্ধুমহলে আমি প্রায়ই আলাপ করে থাকি। কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মান্ধকে টেনে নিয়ে কলিয়া কৃষিপল্লীকে কেবলি উজাড় করে দিছে। আ ছাড়া শোষণ-জীবী সভ্যতার ক্ষুধাতৃষ্ণা দেব্যহিংসা বিলাসবিভ্রম স্কৃশিক্ষিত রাক্ষসেরই মতো। আমার মুখের এই বচনটি কবি তাঁর রূপকের ঝুলিতে লুকিয়ে আত্মসাং করেছেন, সেটা প্রণিধান করলেই বোঝা যায়। নবদাবাদলশ্যাম রামচন্দ্রের বক্ষসংলান সীতাকে স্বর্ণপূরীর অধীশ্বর দশানন হরণ করে নিয়েছিল সেটা কি সেকালের কথা, না একালের? সেটা কি ত্রেতায়ুগের ঋষির কথা, না আমার মতো কলিয়ুগের কবির কথা? তখনো কি সোনার খনির মালিকরা নবদাবাদলবিলাসী ক্ষকদের ঝিটি ধারে টান দিয়েছিল।

আরো একটা কথা মনে রাখতে হবে। কৃষী যে দানবীয় লোভের টানেই আছবিস্মৃত হচ্ছে, ত্রেতাযুগে তারি ব্রোল্ডটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জনােই সােনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনের রাক্ষসের মায়াম্গের লোভেই তাে আজকের
দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়ছে; নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল কুটীর ছেড়ে
চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন। বাল্মীকির পক্ষে এ-সম্ভই পরবতী
কালের, অর্থাং পরস্ব।

বারোয়ারির প্রবীণমণ্ডলীর কাছে এ-কথা বলে ভালো করলেম না। সীতাচরিত প্রভৃতি প্রাক্তথাসম্বন্ধে তাঁরা আমাকে অশ্রম্থাবান বলেই সন্দেহ করেন। এটা আমার দোষ নয়, তাঁদেরও দোষ বলতে পারি নে, বিধাতা তাঁদের এইরকমই ব্লিধ দিয়েছেন। বােধ করি সেটা আমার সঙ্গো বারে বারে কােতৃক করবার জনােই। প্রাণ্ডেলাক বাল্মীকির প্রতি কলম্ক আরোপ করলমে বলে প্রনর্বার হয়তাে তাঁরা আমাকে একঘরে করবার চেন্টা করবেন। ভরসার কথা আমার দলের লােক আছেন, কৃত্তিবাস নামে আরএক বাঙালী কবি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে উঠল। আধ্বনিক সমস্যা বলে কোনো পদার্থ নেই, মান্ধের সব গ্রেবৃত্র সমস্যাই চিরকালের। রত্নাকরের গলপটার মধ্যে তারি প্রমাণ পাই। রত্নাকর গোড়ার ছিলেন দস্য, তারপরে দস্যবৃত্তি ছেড়ে ভক্ত হলেন রামের। অর্থাং ধর্ষণবিদ্যার প্রভাব এড়িয়ে কর্ষণবিদ্যার বখন দীক্ষা নিলেন তথনি স্কুদরের

আশীর্বাদে তাঁর বীণা বাজল। এই তত্ত্বটা তখনকার দিনেও লোকের মনে জেগেছে। এককালে যিনি দস্য ছিলেন তিনিই যখন কবি হলেন, তখনি আরণ্যকদের হাতে স্বর্ণলঙ্কার প্রাভবের বাণী তাঁর কণ্ঠে এমন জোরের সঙ্গে বেজেছিল।

হঠাৎ মনে হতে পারে রামায়ণটা রূপক কথা। বিশেষত যখন দেখি রাম রাবণ দুই নামের দুই বিপরীত অর্থ। রাম হল আরাম, শান্তি; রাবণ হল চীংকার, অ্শান্তি। একটিতে নবাৎকুরের মাধ্র্য, পল্লবের মর্মার: আর-একটিতে শানবাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দৈতারথের বীভংস শৃঙ্গধর্ন। কিন্তু তংসত্ত্বেও রামায়ণ রূপক নয়, আমার রন্তকরবীর পালাটিও রূপকনাট্য নয়। রামায়ণ মুখ্যত মানুষের সুখদুঃখ বিরহ্মিলন ভালোমন্দ নিয়ে বিরোধের কথা: মানবের মহিমা উল্জব্রল করে ধরবার জন্যেই চিত্রপটে দানবের পটভূমিকা। এই বিরোধ এক দিকে ব্যক্তিগত মানুষের, আরেক দিকে শ্রেণীগত মান,ষের: রাম ও রাবণ একদিকে দুই মান,ষের ব্যক্তিগত রূপ, আরেক দিকে মান,ষের দুই শ্রেণীগত রূপ। আমার নাটকও একই কালে ব্যক্তিগত মানুষের আর মানুষেগত শ্রেণীর। শ্রোতারা যদি কবির পরামর্শ নিতে অবজ্ঞা না করেন তা হলে আমি বলি শ্রেণীর কথাটা ভূলে যান। এইটি মনে রাখনে, রম্ভকরবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' ব'লে একটি মানবীর ছবি। চারিদিকের পীডনের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ। ফোয়ারা যেমন সংকীর্ণতার পীড়নে হাসিতে অগ্রতে কলধর্নিতে উধের উচ্ছবসিত হয়ে ওঠে তেমনি। সেই ছবির দিকেই যদি সম্পূর্ণ ক'রে তাকিয়ে দেখেন তা হলে হয়তো কিছু, রস পেতে পারেন। নয়তো র<del>ঙ্</del>তকরবীর পার্পাডর আডালে **অর্থ খ্র**জতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তা হলে তার দায় কবির নয়। নাটকের মধ্যেই কবি আভাস দিয়েছে যে, মাটি খ'ডে যে-পাতালে খনিজ ধন খোঁজা হয় নন্দিনী সেখানকার নয়.— মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণের যেখানে রূপের নৃত্যে, যেখানে প্রেমের লীলা, নিন্দনী সেই সহজ সূথের, সেই সহজ সৌন্দর্যের।

## নাট্যপরিচয়

এই নাটকটি সত্যম্লক। এর ঘটনাটি কোথাও ঘটেছে কিনা ঐতিহাসিকের 'পরে তার প্রমাণসংগ্রহের ভার দিলে পাঠকদের বঞ্চিত হতে হবে। এইট্কু বললেই যথেষ্ট যে, কবির জ্ঞানবিশ্বাস-মতে এটি সম্পূর্ণ সত্য।

ঘটনাস্থানটির প্রকৃত নামটি কী সে সম্বন্ধে ভৌগোলিকদের মতভেদ থাকা সম্ভব। কিন্তু সকলেই জানেন এর ডাকনাম যক্ষপ্রী। পশ্ডিতরা বলেন, পৌরাণিক যক্ষপ্রীতে ধনদেবতা কুবেরের স্বর্ণসিংহাসন। কিন্তু এ নাটকটি একেবারেই পৌরাণিক কালের নয়, একে র্পকও বলা যায় না। যে জায়গাটার কথা হচ্ছে সেখানে মাটির নীচে যক্ষের ধন পোঁতা আছে। তাই সন্ধান পেয়ে পাতালে স্কুজা-খোদাই চলছে, এইজন্যেই লোকে আদর ক'রে একে যক্ষপ্রী নাম দিয়েছে। এই নাটকে এখানকার স্কুজা-খোদাইকরদের সঙ্গে যথাকালে আমাদের পরিচয় হবে।

যক্ষপরীর রাজার প্রকৃত নাম সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতের ঐক্য কেউ প্রত্যাশা করে না। এইট্রকু জানি যে, এ'র একটি ডাকনাম আছে— মকররাজ। যথাসময়ে লোকমুখে এই নামকরণের কারণ বোঝা যাবে।

রাজমহলের বাহির-দেয়ালে একটি জালের জানলা আছে। সেই জালের আড়াল থেকে মকররাজ তাঁর ইচ্ছামত পরিমাণে মানুষের সংগ্যে দেখাশোনা করে থাকেন। কেন তাঁর এমনতরো অভ্যুত ব্যবহার তা নিয়ে নাটকের পাত্রগণ যেট্কু আলাপ-আলোচনা করেছেন তার বেশি আমরা কিছু জানি নে।

এই রাজ্যের যাঁরা সদারে তাঁরা যোগ্য লোক এবং যাকে বলে বহুদশী। রাজার তাঁরা অন্তর্গ্য পার্ষদ। তাঁদের সতর্ক ব্যবস্থাগানে খোদাইকরদের কাজের মধ্যে ফাঁক পড়তে পায় না এবং যক্ষপারীর নিরন্তর উপ্লতি হতে থাকে। এখানকার মোড়লরা এক সময়ে খোদাইকর ছিল, নিজগানে তাদের পদবান্দি এবং উপাধিলাভ ঘটেছে। কর্মনিষ্ঠতায় তারা অনেক বিষয়ে সদারদের ছাড়িয়ে যায়। যক্ষপারীর বিধিবিধানকে যদি কবির ভাষায় পার্ণচন্দ্র বলা যায়, তবে তার কলংকবিভাগের ভারটাই প্রধানত মোড়লদের পরে।

এ ছাড়া একজন গোঁসাইজি আছেন, তিনি নাম গ্রহণ করেন ভগবানের কিন্তু অন্ন গ্রহণ করেন সদারের। তাঁর স্বারা যক্ষপুরীর অনেক উপকার ঘটে।

জেলেদের জালে দৈবাৎ মাঝে মাঝে অখাদ্যজাতের জলচর জীব আটকা পড়ে। তাদের দ্বারা পেট-ভরা বা ট্যাঁক-ভরার কাজ তো হয়ই না, মাঝের থেকে তারা জাল ছি ডে দিয়ে যায়। এই নাট্যের ঘটনাজালের মধ্যে নিন্দনী নামক একটি কন্যা তেমনিভাবে এসে পড়েছে। মকররাজ যে বেড়ার আড়ালে থাকেন সেইটেকে এই মেয়ে টি কতে দেয় না বৃঝি।

নাটকের আরম্ভেই রাজার জালের জানলার বাহির-বারান্দায় এই কন্যাটির সপ্পে দেখা হবে। জানলাটি যে কি রকম তা স্ক্রেণ্ড করে বর্ণনা করা অসম্ভব। যারা তার কারিগর তারাই তার কলাকোশল বোঝে।

নাট্যঘটনার যতট্বকু আমরা দেখতে পাচ্ছি তার সমস্তটাই এই রাজমহলের জালের জানলার বাহির-বারান্দায়। ভিতরে কী হচ্ছে তার অতি অল্পই আমরা জানতে পাই। এই নাট্যব্যাপার যে নগরকে আশ্রন্ন করিয়া আছে তাহার নাম যক্ষপ্রেণী। এথানকার শ্রমিকদল মাটির তলা হইতে সোনা তুলিবার কাজে নিযুক্ত। এখানকার রাজা একটা অত্যন্ত জটিল জালের আবরণের আড়ালে বাস করে। প্রাসাদের সেই জালের আবরণ এই নাটকের একটিমাত দৃশ্য। সেই আবরণের বহির্ভাগে সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে।

## নন্দিনী ও কিশোর (সমুড়গ্গ-খোদাইকর বালক)

কিশোর। নিদ্দনী, নিদ্দনী, নিদ্দনী!

নিদনী। আমাকে এত করে ডাকিস কেন, কিশোর। আমি কি শ্নতে পাই নে।

কিশোর। শনেতে পাস জানি, কিন্তু আমার যে ডাকতে ভালো লাগে। আর ফ্ল চাই তোমার? তা হলে আনতে যাই।

নিদ্দা। যা যা, এখনি কাজে ফিরে যা, দেরি করিস নে।

কিশোর। সমস্তদিন তো কেবল সোনার তাল খ্র্ড়ে আনি, তার মধ্যে একট্র সময় চুরি করে তোর জন্যে ফ্রল খ্র্জে আনতে পারলে বেচে যাই।

নন্দিনী। ওরে কিশোর, জানতে পারলে যে ওরা শাস্তি দেবে।

কিশোর। তুমি যে বলেছিলে, রপ্তকরবী তোমার চাই-ই চাই। আমার আনন্দ এই যে, রপ্তকরবী এখানে সহজে মেলে না। অনেক খংজে-পেতে এক জারগার এখানকার জ্ঞালের পিছনে একটিমাত গাছ পেরেছি।

নন্দিনী। আমাকে দেখিয়ে দে, আমি নিজে গিয়ে ফুল তুলে আনব।

কিশোর। অমন কথা বোলো না। নিন্দনী, নিষ্ঠার হোয়ো না। ঐ গাছটি থাক্ আমার একটিমার গোপন কথার মতো। বিশ্ব তোমাকে গান শোনায়, সে তার নিজের গান। এখন থেকে তোমাকে আমি ফ্ল জোগাব, এ আমারই নিজের ফ্ল।

নন্দিনী। কিন্তু এথানকার জানোয়াররা তোকে শাস্তি দেয়, আমার যে ব্রুক ফেটে যার।

কিশোর। সেই ব্যথায় আমার ফর্ল আরো বেশি করে আমারই হয়ে ফোটে। ওরা হর আমার দ্বঃখের ধন।

নন্দিনী। কিন্তু তোদের এ দৃঃথ আমি সইব কী করে!

কিশোর। কিসের দুঃখ। একদিন তোর জন্যে প্রাণ দেব নন্দিনী, এই কথা কতবার মনে মনে ভাবি।

নিন্দনী। তুই তো আমাকে এত দিলি, তোকে আমি কী ফিরিয়ে দেব বল্ তো, কিশোর।

কিশোর। এই সত্যটি কর্, নন্দিনী, আমার হাত থেকেই রোজ সকালে ফ্ল নিবি।

নিন্দিনী। আচ্ছা, তাই সই। কিন্তু তুই একট্র সামলে চলিস।

কিশোর। না, আমি সামলে চলব না, চলব না। ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই রোজ তোমাকে ফ্ল এনে দেব।

[ প্রস্থান

#### অধ্যাপকের প্রবেশ

অধ্যাপক। নন্দিনী! যেয়ো না, ফিরে চাও।

र्नान्ती। की अधाशक।

অধ্যাপক। ক্ষণে ক্ষণে অমন চমক লাগিয়ে দিয়ে চলে যাও কেন। যখন মনটাকে নাড়া দিয়েই যাও তখন নাহয় সাড়া দিয়েই বা গেলে। একট্ব দাঁড়াও, দ্বটো কথা বলি।

নিদনী। আমাকে তোমার কিসের দরকার।

অধ্যাপক। দরকারের কথা যদি বললে, ঐ চেয়ে দেখো। আমাদের খোদাইকরের দল প্রথিবীর ব্রুক চিরে দরকারের বোঝা-মাথায় কীটের মতো সাড়ুগার ভিতর থেকে উপরে উঠে আসছে। এই যক্ষপরের আমাদের যা-কিছ্র ধন সব এই ধ্রুলোর নাড়ীর ধন—সোনা। কিন্তু স্কুদরী, তুমি যে সোনা সে তো ধুলোর নয়, সে যে আলোর। দরকারের বাঁধনে তাকে কে বাঁধবে।

নন্দিনী। বারে বারে ঐ একই কথা বল। আমাকে দেখে তোমার এত বিস্ময় কিসের অধ্যাপক। অধ্যাপক। সকালে ফ্লের বনে যে আলো আসে তাতে বিস্ময় নেই, কিন্তু পাকা দেয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে সে আর-এক কথা। বক্ষপরের তুমি সেই আচমকা আলো। তুমিই বা এখানকার কথা কী ভাবছ বলো দেখি।

নিদিনী। অবাক হয়ে দেখছি, সমস্ত শহর মাটির তলাটার মধ্যে মাথা ঢ্বিকয়ে দিয়ে অন্ধকার হাতড়ে বেড়াচছে। পাতালে স্ভৃত্গ খুদে তোমরা যক্ষের ধন বের করে করে আনছ। সে যে অনেক যুগের মরা ধন, প্রথিবী তাকে কবর দিয়ে রেখেছিল।

অধ্যাপক। আমরা যে সেই মরা ধনের শবসাধনা করি। তার প্রেতকে বশ করতে চাই। সোনার তালের তাল-বেতালকে বাঁচাতে পারলে প্রথিবীকে পাব মুঠোর মধ্যে।

নিদ্দনী। তার পরে আবার, তোমাদের রাজাকে এই একটা অভ্তুত জালের দেয়ালের আড়ালে ঢাকা দিয়ে রেখেছ, সে যে মান্য পাছে সে কথা ধরা পড়ে। তোমাদের ঐ সংড়ংগের অধ্যকার-ডালাটা খলে ফেলে তার মধ্যে আলো ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে, তেমনি ইচ্ছে করে ঐ বিশ্রী জালটাকে ছিড়ে ফেলে মান্যটাকে উম্ধার করি।

অধ্যাপক। আমাদের মরা ধনের প্রেতের যেমন ভয়ংকর শক্তি, আমাদের মান্য-ছাঁকা রাজারও তেমনি ভয়ংকর প্রতাপ।

নিন্দনী। এ-সব তোমাদের বানিয়ে-তোলা কথা।

অধ্যাপক। বানিয়ে-তোলাই তো। উলঙ্গের কোনো পরিচয় নেই, বানিয়ে-তোলা কাপড়েই কেউ-বা রাজা, কেউ-বা ভিখিরি। এসো আমার ঘরে। তোমাকে তত্ত্বকথা ব্রিথয়ে দিতে বড়ো আনন্দ হয়।

নন্দিনী। তোমাদের খোদাইকর যেমন খনি খুদে খুদে মাটির মধ্যে তলিয়ে চলেছে, তুমিও তো তেমনি দিনরাত প্রথির মধ্যে গর্ত খুড়েই চলেছ। আমাকে নিয়ে সময়ের বাজে খরচ করবে কেন।

অধ্যাপক। আমরা নিরেট নিরবকাশ-গতের পতংগ, ঘন কাজের মধ্যে সেপিয়ে আছি; তুমি ফাঁকা সময়ের আকাশে সন্ধ্যাতারাটি, তোমাকে দেখে আমাদের ডানা চণ্ডল হয়ে ওঠে। এসো আমার ঘরে, তোমাকে নিয়ে একট্ব সময় নন্ট করতে দাও।

নিশ্নী। না না, এখন না। আমি এসেছি তোমাদের রাজাকে তার ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখব। অধ্যাপক। সে থাকে জালের আড়ালে, ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেবে না।

নিদনী। আমি জালের বাধা মানি নে, আমি এসেছি ঘরের মধ্যে ঢ্বকতে।

অধ্যাপক। জান নিদনী, আমিও আছি একটা জালের পিছনে। মান্ধের অনেকখানি বাদ গিরে পশ্ডিতট্কু জেগে আছে। আমাদের রাজা যেমন ভরংকর, আমিও তেমনি ভরংকর পশ্ডিত।

নিদ্দনী। আমার সংগ্রে ঠাট্টা করছ তুমি। তোমাকে তো ভয়ংকর ঠেকে না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এরা আমাকে এখানে নিয়ে এল, রঞ্জনকে সংগ্রে আনলে না কেন।

অধ্যাপক। সব জিনিসকে ট্রকরো করে আনাই এদের পম্পতি। কিন্তু তাও বলি, এখানকার মরা ধনের মাঝখানে তোমার প্রাণের ধনকে কেন আনতে চাও।

নিশিনী। আমার রঞ্জনকে এখানে আনলে এদের মরা পাঁজরের ভিতর প্রাণ নেচে উঠবে। অধ্যাপক। একা নিশিনীকে নিয়েই যক্ষপ্রীর সদাররা হতবৃদ্ধি হয়ে গেছে, রঞ্জনকে আনলে তাদের হবে কী।

নন্দিনী। ওরা জানে না ওরা কী অম্ভূত। ওদের মাঝখানে বিধাতা যদি খ্ব একটা হাসি হেসে ওঠেন, তা হলেই ওদের চটকা ভেঙে যেতে পারে। রঞ্জন বিধাতার সেই হাসি।

অধ্যাপক। দেবতার হাসি স্থেরি আলো, তাতে বরফ গলে, কিন্তু পাথর টলে না। আমাদের স্প্রিদের টলাতে গেলে গায়ের জোর চাই।

নিদ্নী। আমার রঞ্জনের জাের তােমাদের শাংখনীনদীর মতাে। ঐ নদীর মতােই সে যেমন হাসতেও পারে তেমনি ভাঙতেও পারে। অধ্যাপক, তােমাকে আমার আজকের দিনের একটি গােপন খবর দিই। আজ রঞ্জনের সংখ্য আমার দেখা হবে।

অধ্যাপক। জানলে কী করে।

र्नान्मनी। इत्व इत्व, प्रथा इत्व। थवत अस्त्रष्ट।

অধ্যাপক। সদারের চোখ এড়িয়ে কোন্ পথ দিয়ে খবর আসবে!

নন্দিনী। যে পথে বসন্ত আসবার খবর আসে সেই পথ দিয়ে। তাতে লেগে আছে আকাশের রঙ, বাতাসের লীলা।

অধ্যাপক। তার মানে, আকাশের রঙে বাতাসের লীলায় উড়ো খবর এসেছে।

নন্দিনী। যখন রঞ্জন আসবে তখন দেখিয়ে দেব উড়ো খবর কেমন করে মাটিতে এসে পেশছল।

অধ্যাপক। রঞ্জনের কথা উঠলে নন্দিনীর মুখ আর থামতে চায় না। থাক্ গে, আমার তো আছে কতুতত্ত্বিদ্যা, তার গহরুরের মধ্যে চুকে পড়ি গে, আর সাহস হচ্ছে না। (খানিকটা গিয়ে ফিরে এসে) নন্দিনী, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যক্ষপ্রীকে তোমার ভয় করছে না?

নিন্দনী। ভয় করবে কেন।

অধ্যাপক। গ্রহণের স্থাকে জন্তুরা ভয় করে, পূর্ণ স্থাকে ভয় করে না। যক্ষপ্রী গ্রহণলাগা প্রী। সোনার গতের রাহ্তে ওকে খাবলে খেয়েছে। ও নিজে আসত নয়, কাউকে আসত
রাখতে চায় না। আমি তোমাকে বলছি, এখানে থেকো না। তুমি চলে গোলে ঐ গর্তাগ্লো আমাদের
সামনে আরো হাঁ করে উঠবে; তব্ বলছি, পালাও। যেখানকার লোকে দস্যুব্তি করে মা
বস্কুরার আঁচলকে ট্করো ট্করো করে ছেড়ে না, সেইখানে রঞ্জনকে নিয়ে স্থে থাকো গে।
(কিছ্কুর্র গিয়ে ফিরে এসে) নিন্দনী, তোমার ডান হাতে ঐ যে রক্তকরবীর কৎকণ, ওর থেকে
একটি ফুল খসিয়ে দেবে?

নিন্দনী। কেন, কী করবে তুমি।

অধ্যাপক। কতবার ভেবেছি, তুমি যে রক্তকরবীর আভরণ পর, তার একটা কিছ্ম মানে আছে।

নিদ্নী। আমি তো জানি নে কী মানে।

অধ্যাপক। হয়তো তোমার ভাগ্যপূর্য জানে। ঐ রক্ত-আভায় একটা ভয়-লাগানো রহস্য আছে, শুধু মাধ্য নয়।

নিন্দনী। আমার মধ্যে ভয়?

অধ্যাপক। স্কুদরের হাতে রক্তের তুলি দিয়েছে বিধাতা। জানি নে, রাঙা রঙে তুমি কীলিখন লিখতে এসেছ। মালতী ছিল, মিল্লকা ছিল, ছিল চামেলি; সব বাদ দিয়ে এ ফুল কেনবৈছে নিলে। জান, মানুষ না জেনে অমনি করে নিজের ভাগ্য বেছে নেয়?

নিদ্দনী। রঞ্জন আমাকে কখনো-কখনো আদর ক'রে বলে রক্তকরবী। জানি নে আমার কেমন মনে হয়, আমার রঞ্জনের ভালোবাসার রঙ রাঙা, সেই রঙ গলায় পরেছি, ব্বকে পরেছি, হাতে পরেছি।

অধ্যাপক। তা আমাকে ওর একটি ফ্ল দাও, শুখ্ ক্ষণকালের দান, ওর রঙের তত্ত্বটি বোঝবার চেন্টা করি।

নন্দিনী। এই নাও। আজ রঞ্জন আসবে, সেই আনন্দে এই ফ্র্লটি তোমাকে দিল্ম।

্রত্যাপকের প্রস্থান

## স্কৃত্গ-খোদাইকর গোকুলের প্রবেশ

গোকুল। একবার মুখ ফেরাও তো দেখি।—তোমাকে ব্রতেই পারল্ম না। তুমি কে।

নন্দিনী। আমাকে যা দেখছ তা ছাড়া আমি কিছুই না। বোঝবার তোমার দরকার কী।

গোকুল। না ব্ঝলে ভালো ঠেকে না। এখানে তোমাকে রাজা কোন্ কাজের প্রয়োজনে এনেছে।

র্নান্দনী। অকাজের প্রয়োজনে।

গোকুল। একটা কী মন্তর তোমার আছে। ফাঁদে ফেলছ সবাইকে। সর্বনাশী তুমি। তোমার ঐ সন্নর মুখ দেখে যারা ভুলবে তারা মরবে। দেখি দেখি, সিংখিতে তোমার ঐ কী ঝ্লছে।

নন্দিনী। রক্তকরবীর মঞ্জরী।

গোকুল। ওর মানে কী।

নন্দিনী। ওর কোনো মানেই নেই।

গোকুল। আমি কিচ্ছ, তোমাকে বিশ্বাস করি নে। একটা কী ফল্দি করেছ। আজ দিন না যেতেই একটা-কিছু বিপদ ঘটাবে। তাই এত সাজ। ভয়ংকরী, ওরে ভয়ংকরী!

নিদ্দনী। আমাকে দেখে তোমার এমন ভয়ংকর মনে হচ্ছে কেন।

গোকুল। দেখে মনে হচ্ছে, তুমি রাঙা আলোর মশাল। যাই, নির্বোধদের ব্রিঝয়ে বলি গে, 'সাবধান, সাবধান, সাবধান।'

প্রেম্থান

নন্দিনী। (জালের দরজায় ঘা দিয়ে) শুনতে পাচ্ছ?

নেপথ্যে। নন্দা, শ্নাতে পাচ্ছি। কিন্তু বারে বারে ডেকো না, আমার সময় নেই, একটাও না। নিন্দানী। আজ খানিতে আমার মন ভরে আছে। সেই খানি নিয়ে তোমার ঘরের মধ্যে

যেতে চাই।

নেপথ্যে। না, ঘরের মধ্যে না, যা বলতে হয় বাইরে থেকে বলো।

নন্দিনী। কুদফুলের মালা গে'থে পদ্মপাতায় ঢেকে এনেছি।

নেপথা। নিজে পরো।

নন্দিনী। আমাকে মানায় না, আমার মালা রম্ভকরবীর।

নেপথো। আমি পর্বতের চ্ড়ার মতো, শ্ন্যতাই আমার শোভা।

নিদনী। সেই চ্ড়ার ব্কেও ঝরনা ঝরে, তোমার গলাতেও মালা দ্লবে। জাল খ্লে দাও, ভিতরে যাব।

নেপথ্যে। আসতে দেব না. কী বলবে শীঘ্র বলো। সময় নেই।

নিদনী। দ্র থেকে ঐ গান শ্নতে পাচছ?

নেপথ্যে। কিসের গান।

নন্দিনী। পৌষের গান। ফসল পেকেছে, কাটতে হবে, তারি ডাক।

গান

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে— আয় রে চলে,

আয় আয় আয়।

ভালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে, মরি, হায় হায় হায়।

দেখছ না, পৌষের রোন্দরে পাকা ধানের লাবণ্য আকাশে মেলে দিচ্ছে?

হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে দিগ্রধ্রা ধানের খেতে, রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে— মরি, হার হায় হায়। তুমিও বেরিয়ে এসো রাজা, তোমাকে মাঠে নিয়ে যাই।
মাঠের বাঁশি শানে শানে আকাশ খা্নি হল—
ঘরেতে আজ কে রবে গো। খোলো দুরার খোলো।

নেপথ্যে। আমি মাঠে যাব? কোন্ কাজে লাগব।

নন্দিনী। মাঠের কাজ তোমার যক্ষপ্রবীর কাজের চেয়ে অনেক সহজ।

নেপথ্যে। সহজ কাজটাই আমার কাছে শক্ত। সরোবর কি ফেনার-ন্প্র-পরা ঝরনার মতো নাচতে পারে। যাও যাও, আর কথা কোয়ো না, সময় নেই।

নিদিনী। অশ্তৃত তোমার শক্তি। যেদিন আমাকে তোমার ভাশ্ডারে ঢ্কতে দিয়েছিলে, তোমার সোনার তাল দেখে কিছ্ আশ্চর্য হই নি, কিন্তু যে বিপ্ল শক্তি দিয়ে অনায়াসে সেইগ্লোকে নিয়ে চ্ডো়ে করে সাজাচ্ছিলে তাই দেখে মুশ্ধ হয়েছিল্ম। তব্ বলি, সোনার পিশ্ড কি তোমার ঐ হাতের আশ্চর্য ছন্দে সাড় দেয়, যেমন সাড়া দিতে পারে ধানের খেত। আচ্ছা রাজা, বলো তো, প্থিবীর এই মরা ধন দিনরাত নাড়াচাড়া করতে তোমার ভয় হয় না?

নেপথ্যে। কেন, ভয় কিসের।

নিদ্দনী। প্থিবী আপনার প্রাণের জিনিস আপনি খুদি হয়ে দেয়। কিন্তু যখন তার বৃক্ চিরে মরা হাড়গুরলোকে ঐশ্বর্য ব'লে ছিনিয়ে নিয়ে আস, তখন অন্ধকার থেকে একটা কানা রাক্ষসের অভিসম্পাত নিয়ে আস। দেখছ না, এখানে সবাই যেন কেমন রেগে আছে, কিংবা সন্দেহ করছে, কিংবা ভয় পাচ্ছে?

নেপথ্যে। অভিসম্পাত?

নন্দিনী। হাঁ. খুনোখানি কাড়াকাড়ির অভিসম্পাত।

নেপথ্যে। শাপের কথা জানি নে। এ জানি যে আমরা শক্তি নিয়ে আসি। আমার শক্তিতে তুমি খুশি হও, নন্দিনী?

নিদিনী। ভারি খুশি লাগে। তাই তো বলছি আলোতে বেরিয়ে এসো, মাটির উপর পা দাও. প্রথিবী খুশি হয়ে উঠুক।

> আলোর খাশি উঠল জেগে ধানের শিষে শিশির লেগে, ধরার খাশি ধরে না গো, ওই-যে উথলে, মরি, হায় হায় হায়।

নেপথ্য। নিন্দনী, তুমি কি জান, বিধাতা তোমাকেও র্পের মায়ার আড়ালে অপর্প ক'রে রেখেছেন? তার মধ্যে থেকে ছিনিয়ে তোমাকে আমার ম্ঠোর ভিতর পেতে চাচ্ছি, কিছ্তেই ধরতে পারছি নে। আমি তোমাকে উলটিয়ে পালটিয়ে দেখতে চাই, না পারি তো ভেঙেচুরে ফেলতে চাই।

নিদনী। ও কী বলছ তুমি।

নেপথ্যে। তোমার ঐ রক্তকরবার আভাট্রকু ছে'কে নিয়ে আমার চোখে অঞ্চন করে পরতে পারি নে কেন। সামান্য পাপড়িক'টা আঁচল চাপা দিয়ে বাধা দিয়েছে। তেমনি বাধা তোমার মধ্যে—কোমল ব'লেই কঠিন। আচ্ছা নন্দিনী, আমাকে কী মনে কর, খুলে বলো তো।

নন্দিনী। সে আর-এক দিন বলব। আজ তো তোমার সময় নেই, আজ যাই।

त्नभरायाः। ना ना, रयस्या ना, नरा याखः; आभारक की भरत कत नरानाः।

নন্দিনী। কতবার বর্লোছ, তোমাকে মনে করি আশ্চর্ষ। প্রকাল্ড হাতে প্রচন্ড জার ফ্রলে ফ্রলে উঠছে, ঝড়ের আগেকার মেখের মতো—দেখে আমার মন নাচে।

নেপথ্যে। রঞ্জনকে দেখে তোমার মন যে নাচে, সেও কি—

নন্দিনী। সে কথা থাক্, তোমার তো সময় নেই।

নেপথ্যে। আছে সময়, শ্বধ্ এই কথাটি বলে যাও।

নন্দিনী। সে নাচের তাল আলাদা, তুমি ব্রুবে না।

নেপথ্যে। ব্ৰব। ব্ৰতে চাই।

নন্দিনী। সব কথা ঠিক ব্ৰিয়ে বলতে পারি নে, আমি যাই।

নেপথ্যে। যেয়ো না, বলো আমাকে তোমার ভালো লাগে কি না।

নিদ্নী। হাঁ, ভালো লাগে।

নেপথ্যে। রঞ্জনের মতোই?

নিদনী। ঘুরে-ফিরে একই কথা। এ-সব কথা তুমি বোঝ না।

নেপথ্যে। কিছু কিছু বুঝি। আমি জানি রঞ্জনের সংগ্যে আমার তফাতটা কী। আমার মধ্যে কেবল জােরই আছে, রঞ্জনের মধ্যে আছে জাদু।

নিদ্নী। জাদ্ব বলছ কাকে।

নেপথ্যে। ব্রিয়েরে বলব? প্থিবীর নীচের তলায় পিশ্ড পিশ্ড পাথর লোহা সোনা, সেইখানে রয়েছে জােরের ম্তি। উপরের তলায় একট্রখানি কাঁচা মাটিতে ঘাস উঠছে, ফ্রল ফর্টছে— সেইখানে রয়েছে জাদ্রর খেলা। দ্রগমের থেকে হীরে আনি, মানিক আনি; সহজের থেকে ঐ প্রাণের জাদ্রটুকু কেড়ে আনতে পারি নে।

নিন্দনী। তোমার এত আছে, তব্ কেবলই অমন লোভীর মতো কথা বল কেন।

নেপথ্য। আমার যা আছে সব বোঝা হয়ে আছে। সোনাকে জমিয়ে তুলে তো পরশমণি হয় না—শক্তি যতই বাড়াই যৌবনে পেণছল না। তাই পাহারা বসিয়ে তোমাকে বাঁধতে চাই। রঞ্জানের মতো যৌবন থাকলে ছাড়া রেথেই তোমাকে বাঁধতে পারতুম। এমনি করে বাঁধনের রশিতে গাঁট দিতে দিতেই সময় গেল। হায় রে, আর-সব বাঁধা পড়ে, কেবল আনন্দ বাঁধা পড়ে না।

নিদিনী। তুমি তো নিজেকেই জালে বে'ধেছ, তার পরে কেন এমন ছটফট করছ ব্রুতে

নেপথ্যে। ব্ঝতে পারবে না। আমি প্রকাণ্ড মর্ভূমি— তোমার মতো একটি ছোটু ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি, আমি তণ্ড, আমি রিস্ত, আমি রুগ্লত। তৃষ্ণার দাহে এই মর্টা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মর্র পরিসরই বাড়ছে, ঐ একট্ঝানি দ্বর্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না।

নিদনী। তুমি যে এত ক্লান্ত তোমাকে দেখে তো তা মনেই হয় না। আমি তো তোমার মুহত জোরটাই দেখতে পাচ্ছি।

নেপথা। নদিন, একদিন দ্রদেশে আমারই মতো একটা ক্লান্ত পাহাড় দেখেছিল্ম। বাইরে থেকে ব্রুতেই পারি নি তার সমস্ত পাথর ভিতরে ভিতরে ব্যথিয়ে উঠেছে। একদিন গভীর রাতে ভীষণ শব্দ শ্বনল্ম, যেন কোন্ দৈতোর দ্বঃস্বান গ্রুত্রে গ্রুত্রে হঠাং ভেঙে গেল। সকালে দেখি পাহাড়টা ভূমিকন্পের টানে মাটির নীচে তলিয়ে গেছে। শক্তির ভার নিজের অগোচরে কেমন ক'রে নিজেকে পিষে ফেলে, সেই পাহাড়টাকে দেখে তাই ব্রেছিল্ম। আর, তোমার মধ্যে একটা জিনিস দেখছি— সে এর উলটো।

নিশ্দনী। আমার মধ্যে কী দেখছ।

নেপথ্যে। বিশেবর বাঁশিতে নাচের যে ছন্দ বাজে সেই ছন্দ।

নন্দিনী। ব্ৰুতে পারল্ম না।

নেপথ্য। সেই ছন্দে বস্তুর বিপলে ভার হালকা হয়ে যায়। সেই ছন্দে গ্রহনক্ষত্রের দল ভিথারী নটবালকের মতো আকাশে আকাশে নেচে বেড়াচ্ছে। সেই নাচের ছন্দেই নিদ্দনী, তুমি এমন সহজ হয়েছ, এমন সল্দর। আমার তুলনায় তুমি কডটাকু, তব্ব তোমাকে ঈর্ধা করি।

নন্দিনী। তুমি নিজেকে সবার থেকে হরণ করে রেখে বশ্যিত করেছ; সহজ হয়ে ধরা দাও-না কেন।

নেপথ্যে। নিজেকে গ্রুম্ভ রেখে বিশ্বের বড়ো বড়ো মালখানার মোটা মোটা জিনিস চুরি

করতে বসেছি। কিন্তু যে দান বিধাতার হাতের মুঠির মধ্যে ঢাকা, সেখানে তোমার চাঁপার কলির মতো আঙ্ট্রলটি যতট্ট্রু পেশছর, আমার সমস্ত দেহের জোর তার কাছ দিয়ে যায় না। বিধাতার সেই বন্ধ মুঠো আমাকে খ্লুলতেই হবে।

নিশিনী। তোমার এ-সব কথা আমি ভালো ব্রুতে পারি নে, আমি যাই।

নেপথ্যে। আচ্ছা যেয়ো, কিন্তু জানলার বাইরে এই হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি, তোমার হাতখানি একবার এর উপর রাখো।

নিদ্নী। না না, তোমার স্বেখানা বাদ দিয়ে হঠাৎ একখানা হাত বেরিয়ে এলে আমার ভয় করে।

নেপথ্যে। কেবল একখানা হাত দিয়ে ধরতে চাই বলেই সবাই আমার কাছ থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু সব দিয়ে যদি তোমাকে ধরতে চাই, ধরা দেবে কি নন্দিনী।

নিন্দনী। তুমি তো আমাকে ঘরে যেতে দিলে না, তবে কেন এ-সব বলছ।

নেপথ্যে ! আমার অনবকাশের উজান ঠেলে তোমাকে ঘরে আনতে চাই নে ! যেদিন পালের হাওয়ায় তুমি অনায়াসে আসবে সেই দিন আগমনীর লগ্ন লাগবে। সে হাওয়া যদি ঝড়ের হাওয়া হয় সেও ভালো। এখনো সময় হয় নি ।

নিশ্ননী। আমি তোমাকে বলছি রাজা, সেই পালের হাওয়া আনবে রঞ্জন। সে যেখানে যায় ছুটি সংগ নিয়ে আসে।

নেপথ্যে। তোমার রঞ্জন যে ছ্বটি বয়ে নিয়ে বেড়ায় সেই ছ্বটিকে রঞ্জকরবীর মধ্ব দিয়ে ভয়ে রাখে কে, আমি কি জানি নে। নিন্দন, তুমি তো আমাকে ফাঁকা ছ্বটির খবর দিলে, মধ্ব কোথায় পাব।

নিন্দনী। আজ আমি তবে যাই।

নেপথ্যে। না, এই কথাটার জবাব দিয়ে যাও।

নন্দিনী। ছুর্টি কী ক'রে মধ্বতে ভরে, তার জবাব রঞ্জনকে চোখে দেখলেই পাবে। সে বড়ো স্বন্দর।

নেপথো। স্বান্দরের জবাব স্বান্দরই পায়। অস্বান্দরে যখন জবাব ছিনিয়ে নিতে চায়, বীণার তার বাজে না, ছি\*ড়ে যায়। আর নয়, যাও তুমি চলে যাও—নইলে বিপদ ঘটবে।

নিদ্নী। যাচ্ছি, কিন্তু বলে গেল্ম, আজ আমার রঞ্জন আসবে, আসবে আসবে—কিছ্তে তাকে ঠেকাতে পারবে না।

্র প্রস্থান

ফাগ্মলাল খোদাইকর ও তার স্ফ্রী চন্দ্রার প্রবেশ

ফাগ্রলাল। আমার মদ কোথায় ল্বকিয়েছ চন্দ্রা, বের করো।

চন্দ্র। ওকি কথা। সকাল থেকেই মদ?

ফাগ্লাল। আজ ছ্টির দিন। কাল ওদের মারণচ ডীর রত গেছে। আজ ধ্বজাপ্জা, সেই সংগ্য অস্ত্রপ্জা।

চন্দ্রা। বল-কি। ওরা কি ঠাকুর-দেবতা মানে।

ফাগ্লোল। দেখ নি ওদের মদের ভাঁড়ার, অস্ত্রশালা আর মন্দির একেবারে গায়ে গায়ে।

চন্দ্রা। তা ছাটি পেয়েছ বলেই মদ? গাঁয়ে থাকতে পার্বণের ছাটিতে তো-

ফাগ্লোল। বনের মধ্যে পাখি ছ্রটি পেলে উড়তে পায়, খাঁচার মধ্যে তাকে ছ্রটি দিলে মাথা ঠ্কে মরে। যক্ষপ্রে কাজের চেয়ে ছ্রটি বিষম বালাই।

**ठ**न्द्वा। काक एष्टए माख-ना, **ठटना-ना घरत** किरत।

ফাগ্লাল। ঘরের রাস্তা বন্ধ, জান না বৃঝি?

চন্দ্র। কেন কথ।

ফাগ্রুলাল। আমাদের ঘর নিয়ে ওদের কোনো ম্নফা নেই।

চন্দ্রা। আমরা কি ওদের দরকারের গায়ে আঁট ক'রে লাগানো, যেন ধানের গায়ে তু'ষ? ফালতো কিছুই নেই?

ফাগ্লাল। আমাদের বিশ্পোগল বলে, আশত হয়ে থাকাটা কেবল পাঁঠার নিজের পক্ষেই দরকার; যারা তাকে খায়, তার হাড়গোড় খ্রলেজ বাদ দিয়েই খায়। এমন কি, হাড়কাঠের সামনে তারা যে ভাাঁ করে ডাকে, সেটাকেও বাহ্লা বলে আপত্তি করে। ঐ যে বিশ্পোগল গান গাইতে গাইতে আসছে।

চন্দ্রা। কিছুদিন থেকে হঠাং ওর গান খুলে গেছে। ফাগুলাল। তাই তো দেখছি।

চন্দ্র। ওকে নন্দিনীতে পেয়েছে, সে ওর প্রাণ টেনেছে, গানও টেনেছে।

ফাগলোল। তাতে আর আশ্চর্যটা কী।

চন্দা। না, আশ্চর্য কিছ্রই নেই। ওগো সাবধান থেকো, কোন্ দিন তোমারও গলা থেকে গান বের করবে—সেদিন পাড়ার লোকের কী দশা হবে। মায়াবিনী মায়া জানে। বিপদ ঘটাবে।

ফাগ্নলাল। বিশ্বর বিপদ আজ ঘটে নি, এখানে আসবার অনেক আগে থাকতেই ও নিন্দনীকে জানে।

চন্দ্র। বিশ্ববেয়াই, শ্বনে যাও, শ্বনে যাও। যাও কোথায়। গান শোনাবার লোক এখানেও এক-আধজন মিলতে পারে, নিতান্ত লোকসান হবে না।

বিশ্ব প্রবেশ ও গান

মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে।

লাগল পালে নেশার হাওয়া,

পাগল পরান চলে গেয়ে।

আমায় ভুলিয়ে দিয়ে যা

তোর দুলিয়ে দিয়ে না,

তোর স্মৃদ্র ঘাটে চল্রে বেয়ে।

চন্দ্রা। তবে তো আশা নেই, আমরা যে বড়ো কাছে।

বিশাঃ আমার ভাবনা তো সব মিছে.

আমার সব পড়ে থাক্ পিছে।

তোমার ঘোমটা খুলে দাও,

তোমার নয়ন তুলে চাও,

দাও হাসিতে মোর পরান ছেয়ে।

চন্দ্রা। তোমার স্বপনতরীর নেয়েটি কে সে আমি জানি।

বিশ্। বাইরে থেকে কেমন করে জানবে। আমার তরীর মাঝখান থেকে তাকে তো দেখ নি। চন্দ্রা। তরী ডোবাবে একদিন বলে দিলুম, তোমার সেই সাধের নন্দিনী।

## গোকুল খোদাইকরের প্রবেশ

গোকুল। দেখো বিশ্ব, তোমার ঐ নন্দিনীকে ভালো ঠেকছে না। বিশ্ব। কেন, কী করেছে।

গোকুল। কিছুই করে না, তাই তো খটকা লাগে। এখানকার রাজা খামকা ওকে আনালে কেন। ওর রকমসকম কিছুই বুঝি নে।

চন্দ্র। বেয়াই, এ আমাদের দ্বঃখের জায়গা; ও যে এখানে অণ্টপ্রহর কেবল স্বন্দরীপনা করে বেড়ায়, এ আমরা দেখতে পারি নে।

গোকুল। আমরা বিশ্বাস করি সাদা মোটাগোছের চেহারা, বেশ ওজনে ভারী।

বিশ্ব। যক্ষপ্রীর হাওয়ায় স্কারের 'পরে অবজ্ঞা ঘটিয়ে দেয়, এইটেই সর্বনেশে। নরকেও স্কার আছে, কিন্তু স্কারকে কেউ সেখানে ব্রুতেই পারে না, নরকবাসীর সব চেয়ে বড়ো সাজা তাই।

চন্দ্র। আচ্ছা বেশ, আমরাই যেন মূর্খন কিন্তু এখানকার সদার পর্যন্ত ওকে দন্চক্ষে দেখতে পারে না, তা জান?

বিশ্। দেখো দেখো চন্দ্রা, সদারের দ্ব চক্ষ্ব ছোঁরাচ যেন তোমাকে না লাগে, তা হলে আমাদের দেখেও তোমার চক্ষ্ব লাল হয়ে উঠবে।—আচ্ছা, তুই কী বলিস ফাগ্রলাল।

ফাগ্রলাল। সত্যি কথা বলি দাদা, নিন্দিনীকে যখন দেখি, নিজের দিকে তাকিয়ে লজ্জা করে। ওর সামনে কথা কইতে পারি নে।

গোকুল। বিশন্তাই, ঐ মেয়েকে দেখে তোমার মন ভূলেছে। সেইজন্যে দেখতে পাচ্ছ না ও কী অলক্ষণ নিয়ে এসেছে। ব্রুতে বেশি দেরি হবে না, বলে রাখল্ম।

ফাগ্লোল। বিশ্বভাই, তোমার বেয়ান জানতে চায় আমরা মদ খাই কেন।

বিশর্। স্বয়ং বিধির কুপায় মদের বরাশ্দ জগতের চার দিকেই, এমন কি, তোমাদের ঐ চোখের কটাক্ষে। আমাদের এই বাহুতে আমরা কাজ জোগাই, তোমাদের বাহুর বন্ধনে তোমরা মদ জোগাও। জীবলোকে মজুরি করতে হয়, আবার মজুরি ভুলতেও হয়। মদ না হলে ভোলাবে কিসে।

চন্দ্র। তাই বৈকি। তোমাদের মতো জন্ম-মাতালের জন্যে বিধাতার দয়ার অন্ত নেই। মদের ভান্ড উপ্যুক্ত করে দিয়েছেন।

বিশর্। একদিকে ক্ষর্ধা মারছে চাবনুক, তৃষ্ণা মারছে চাবনুক; তারা জরালা ধরিয়েছে, বলছে, কাজ করো। অন্য দিকে বনের সবনুজ মেলেছে মায়া, রোদের সোনা মেলেছে মায়া, ওরা নেশা ধরিয়েছে, বলছে, ছর্টি ছর্টি।

চন্দ্র। এইগ্রলোকে মদ বলে নাকি।

বিশ্ব। প্রাণের মদ, নেশা ফিকে, কিন্তু দিনরাত লেগে আছে। প্রমাণ দেখো। এ রাজ্যে এলব্ম, পাতালে সি'ধকাটার কাজে লাগলব্ম, সহজ মদের বরান্দ বন্ধ হয়ে গেল। অন্তরাত্মা তাই তো হাটের মদ নিয়ে মাতামাতি করছে। সহজ নিশ্বাসে যখন বাধা পড়ে, তখনই মান্ম হাঁপিয়ে নিশ্বাস টানে।

#### গান

তোর প্রাণের রস তো শত্বিকয়ে গেল ওরে,

তবে মরণরসে নে পেয়ালা ভরে।

সে যে চিতার আগন্ন গালিয়ে ঢালা,

সব জনলনের মেটায় জনলা,

সব শ্ন্যকে সে অটু হেসে দেয় যে রঙিন করে।

চন্দ্রা। এসো-না বেয়াই, পালাই আমরা।

বিশ্ব। সেই নীল চাঁদোয়ার নীচে, খোলা মদের আদ্ভায় রাস্তা বন্ধ। তাই তো এই কয়েদ-খানার চোরাই মদের ওপর এমন ভয়ংকর টান। আমাদের না আছে আকাশ, না আছে অবকাশ; তাই বারো ঘণ্টার সমস্ত হাসি গান স্থের আলো কড়া করে চুইয়ে নিয়েছি এক চুম্বেকর তরল আগ্বনে। যেমন ঠাস দাসত্ব তেমনি নিবিড় ছুবি।

তোর স্থ ছিল গহন মেঘের মাঝে,

তোর দিন মরেছে অকাজেরই কাজে,

তবে আস্ক-না সেই তিমির্রাতি,

লন্থিতনেশার চরম সাথী,

তোর ক্লান্ত আঁখি দিক্সে ঢাকি দিক-ভোলাবার ঘোরে।

চন্দ্র। যাই বল বিশ্ববেরাই, বক্ষপ্রীতে এসে তোমরাই মজেছ। আমাদের মেয়েদের তো কিছু বদল হয় নি।

বিশ্ব। হয় নি তো কী। তোমাদের ফ্রল গেছে শ্রকিয়ে, এখন সোনা সোনা করে প্রাণটা খাবি খাছে।

हन्द्रा।' कथ्थरना ना।

বিশ্। আমি বলছি—'হাঁ'। ঐ যে ফাগ্ন হতভাগা বারো ঘণ্টার পরে আরো চার ঘণ্টা যোগ করে খেটে মরে, তার কারণটা ফাগ্নও জানে না, তুমিও জান না। অন্তর্যামী জানেন। তোমার সোনার স্বংন ভিতরে ভিতরে ওকে চাবাক মারে, সে চাবাক সর্দারের চাবাকের চেয়েও কড়া।

চন্দ্র। আচ্ছা বেশ, তা চলো-না কেন, এখান থেকে দেশে ফিরে যাই।

বিশ্ব। সদার কেবল যে ফেরবার পথ বন্ধ করেছে তা নর, ইচ্ছেটা স্কৃষ্ধ আটকেছে। আজ যদি বা দেশে যাও টিকতে পারবে না, কালই সোনার নেশার ছুটে ফিরে আসবে, আফিমখোর পাখি যেমন ছাড়া পেলেও খাঁচায় ফেরে।

ফাগ্নলাল। আচ্ছা ভাই বিশ্ব, তুমি তো একদিন পর্বথি পড়ে পড়ে চোখ খোরাতে বসেছিলে, তোমাকে আমাদের মতো মুর্খ্বদের সঙ্গে কোদাল ধরালে কেন।

চন্দ্রা। এতদিন আছি, এই কথাটির জবাব বেয়াইয়ের কাছ থেকে কিছ্বতেই আদায় করা গেল না।

ফাগুলাল। অথচ কথাটা সবাই জানে।

বিশ্ব। কী বলো দেখি।

ফাগুলাল। আমাদের থবর নেবার জন্যে ওরা তোমাকে চর রেখেছিল।

বিশ্ব। সবাই জানতিস যদি তো আমাকে জ্যান্ত রাখলি কেন।

ফাগ্লোল। এও জানি এ কাজ তোমার শ্বারা হল না।

চন্দ্রা। এমন আরামের কাজেও টিকতে পারলে না বেয়াই?

বিশ্। আরামের কাজ? একটা সজীব দেহ, তার পিছনে প্তৃত্তরণ হয়ে লেগে থাকা! বলল্ম, দেশে যাব, শরীর বড়ো খারাপ।' সদার বললেন, 'আহা, এত খারাপ শরীর নিয়ে দেশে যাবেই বা কেমন করে। তব্ চেণ্টা দেখো।' চেণ্টা দেখল্ম। শেষে দেখি যক্ষপ্রীর কবলের মধ্যে ঢ্কলে তার হাঁ বন্ধ হয়ে যায়, এখন তার জঠরের মধ্যে যাবার একটি পথ ছাড়া আর পথই নেই। আজ তার সেই আশাহীন আলোহীন জঠরের মধ্যে তলিয়ে গেছি। এখন তোতে-আমাতে তফাত এই য়ে, সদার তোকে যতটা অবজ্ঞা করে আমাকে তার চেয়েও বেশি। ছেণ্ডা কলাপাতার চেয়ে ভাঙা ভাঁড়ের প্রতি মান্বের হেলা।

ফাগন্লাল। দ্বঃখ কী বিশন্দাদা। আমরা তো তোমাকে মাথায় করে রেখেছি।

বিশ্ব। প্রকাশ পেলেই মারা যাব। তোদের আদর পড়ে যেখানে সর্দারের দ্গিট পড়ে সেখানেই, সোনাব্যাপ্ত যতই মক্মক্ শব্দে কোলাব্যাপ্তের অভ্যর্থনা করে, সেটা কানে গিয়ে পেশিছয় বোড়া-সাপের।

চন্দ্রা। কতদিনে তোমাদের কাজ ফ্রবে?

বিশ্ব। পাঁজিতে তো দিনের শেষ লেখে না। এক দিনের পর দ্ব দিন, দ্ব দিনের পর তিন দিন; স্বড়পা কেটেই চলেছি, এক হাতের পর দ্ব হাত, দ্ব হাতের পর তিন হাত। তাল তাল সোনা তুলে আনছি, এক তালের পর দ্ব তাল, দ্ব তালের পর তিন তাল। যক্ষপনুরে অৎকর পর অধ্ক সার বে'ধে চলেছে, কোনো অর্থে পেণছিয় না। তাই ওদের কাছে আমরা মান্য নই, কেবল সংখ্যা। ফাগ্বভাই, তুমি কোন্ সংখ্যা।

ফাগ্লোল। পিঠের কাপড়ে দাগা আছে, আমি ৪৭ফ।

বিশ্ব। আমি ৬৯৩। গাঁরে ছিল্ম মান্য, এখানে হয়েছি দশ-পণ্চশের ছক। ব্কের উপর দিয়ে জুয়েরেখেলা চলছে।

চন্দ্রা। বেয়াই, ওদের সোনা তো অনেক জমল, আরো কি দরকার।

বিশ্ব। দরকার বলে পদার্থের শেষ আছে। খাওয়ার দরকার আছে, পেট ভরিয়ে তার শেষ পাওয়া যায়; নেশার দরকার নেই, তার শেষও নেই। ঐ সোনার তালগ্রলো যে মদ, আমাদের যক্ষরাজের নিরেট মদ। ব্রুতে পারলে না?

हन्द्रा। ना।

বিশ্ব। মদের পেয়ালা নিয়ে ভূলে যাই ভাগ্যের গণ্ডির মধ্যে আমরা বাঁধা। মনে করি আমাদের অবাধ ছবুটি। সোনার তাল হাতে নিয়ে এখানকার কর্তার সেই মোহ লাগে। সে ভাবে সর্বসাধারণের মাটির টান ওতে পেশ্বিষ্টা না, অসাধারণের আসমানে ও উড়ছে।

চন্দ্রা। নবামের সময় এল ব'লে, গ্রামে গ্রামে তার জোগাড় চলছে। পায়ে পড়ি, ঘরে চলো। একবার সর্দারকে গিয়ে আমরা যদি—

বিশ্ব। স্থাব্দিধতে স্পারকে এখনো চেন নি ব্রি।?

চন্দ্র। কেন, ওকে দেখে তো আমার বেশ-

বিশ্। হাঁ, বেশ ঝক্ঝকে। মকরের দাঁত, খাঁজে খাঁজে বড়ো পরিপাটি করে কামড়ে ধরে। মকররাজ স্বয়ং ইচ্ছে করলেও আলগা করতে পারে না।

চন্দ্র। ঐ যে সর্দার।

বিশ্ব। তবেই হয়েছে। আমাদের কথা নিশ্চয় শ্বনেছে।

চন্দ্র। কেন, এমন তো কিছ্ব বলি নি যাতে-

বিশ্। বেয়ান, কথা আমরা বলি, মানে যে করে ওরা। কাজেই কোন্ কথার টিকে কোন্ চালে আগ্নুন লাগায় কেউ জানে না।

#### সদ্যরের প্রবেশ

**ज्या। अर्पात्रमामा!** 

সদার। কী নাতান, খবর ভালো তো?

চন্দ্র। একবার বাড়ি যেতে ছর্টি দাও।

সর্দার। কেন। যে বাসা দিয়েছি সে তো খাসা, বাড়ির চেয়ে অনেক ভালো। সরকারি খরচে চৌকিদার পর্যন্ত রাখা গেছে। কী হে ৬৯৬, তোমাকে এদের মধ্যে দেখলে মনে হয় সারস এসেছেন বকের দলকে নাচ শেখাতে।

বিশ্ব। সদ্বিজ, তোমার ঠাট্টা শ্বনে আমোদ লাগছে না। নাচাবার মতো পায়ের জাের থাকলে এখান থেকে টেনে দেড়ি মারতুম। তোমাদের এলাকায় নাচানো ব্যাবসা কত সাংঘাতিক তার মােটা মােটা দৃষ্টান্ত দেখেছি, এমন হয়েছে সাদা চালে চলতেও পা কাঁপে।

সর্দার। নার্তান, একটা স্থবর আছে। এদের ভালো কথা শোনাবার জন্যে কেনারাম গোঁসাইকে আনিয়ে রেখেছি। এদের কাছ থেকে প্রণামী আদায় করে থরচটা উঠে যাবে। গোঁসাইজির কাছ থেকে রোজ সন্থেবেলায় এরা—

ফাগ্রলাল। না না, সে হবে না সর্দারজি। এখন সন্ধেবেলায় মদ খেয়ে বড়োজোর মাতলামি করি, উপদেশ শোনাতে এলে নরহত্যা ঘটবে।

বিশ্। চুপ চুপ ফাগ্লোল।

### গোঁসাইয়ের প্রবেশ

সদার। এই যে বলতে বলতেই উপস্থিত। প্রভু, প্রণাম। আমাদের এই কারিগরদের দুর্বল মন, মাঝে মাঝে অশানত হয়ে ওঠে। এদের কানে একট্ব শানিতমন্দ্র দেবেন—ভারি দরকার।

গোঁসাই। এই এদের কথা বলছ? আহা, এরা তো স্বয়ং ক্ম-অবতার। বোঝার নীচে নিজেকে চাপা দিয়েছে বলেই সংসারটা টি'কে আছে। ভাবলে শরীর প্লৈকিত হয়। বাবা ৪৭ফ, একবার

ঠাউরে দেখো, যে মুখে নাম কীর্তন করি সেই মুখে অন্ন জোগাও তোমরা; শরীর পবিত্র হল যে নামার্বলিখানা গায়ে দিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেখানা বানিয়েছ তোমরাই। একি কম কথা। আশীর্বাদ করি সর্বদাই অবচলিত থাকো, তা হলেই ঠাকুরের দয়াও তোমাদের 'পরে অবিচলিত থাকবে। বাবা, একবার কণ্ঠ খুলে বলো 'হরি হরি'। তোমাদের সব বোঝা হালকা হয়ে যাক। হরিনাম আদাবন্তে চ মধ্যে চ।

চন্দ্র। আহা, কী মধ্র। বাবা, অনেকদিন এমন কথা শ্রনি নি। দাও দাও, আমাকে একট্র পায়ের ধ্বলো দাও।

ফাগ্নলাল। এতক্ষণ অবিচলিত ছিল্ম, কিন্তু আর তো পারি নে। সর্দার, এত বড়ো অপব্যয় কিসের জন্যে। প্রণামী আদায় করতে চাও রাজি আছি, কিন্তু ভাডামি সইব না।

বিশ্ব। ফাগ্রলাল খেপলে আর রক্ষে নেই, চুপ চুপ।

চন্দ্র। ইহকাল পরকাল তুমি দ্ব-ই খোয়াতে বসেছ? তোমার গতি হবে কী। এমন মতি তোমার আগে ছিল না, আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের উপরে ঐ নন্দিনীর হাওয়া লেগেছে।

গোঁসাই। যাই বল সদার, কী সরলতা। পেটে-মনুখে এক, এদের আমরা শেখাব কি এরাই আমাদের শিক্ষা দেবে। ব্রঝেছ?

সদার। ব্রেছে বৈকি। এও ব্রেছে উংপাত বেধেছে কোথা থেকে। এদের ভার আমাকেই নিতে হচ্ছে। প্রভূপাদ বরণ্ণ ওপাড়ায় নাম শ্নিয়ে আস্বন, সেখানে করাতীরা যেন একট্ব খিটখিট শ্রুব্ব করছে।

গোঁসাই। কোন্ পাড়া বললে সদারবাবা।

সর্দার। ঐ যে ট-ঠ পাড়ায়। সেখানে ৭১ট হচ্ছে মোড়ল। মুর্ধন্য-গয়ের ৬৫ যেখানে থাকে তার বাঁয়ে ঐ পাড়ার শেষ।

গোঁসাই। বাবা, দণ্ত্য-ন পাড়া যদিও এখনো নড়নড় করছে, মুর্ধন্য-গরা ইদানীং অনেকটা মধ্র রসে মজেছে। মণ্ট নেবার মতো কান তৈরি হল ব'লে। তব্ আরো ক'টা মাস পাড়ায় ফোজ রাখা ভালো। কেননা, নাহংকারাং পরো রিপ্রে। ফোজের চাপে অহংকারটার দমন হয়, তার পরে আমাদের পালা। তবে আসি।

চন্দ্রা। প্রভু, আশীর্বাদ করো, এই এদের যেন স্মৃতি হয়। অপরাধ নিয়ো না। গোঁসাই। ভয় নেই মা লক্ষ্মী, এরা সম্পূর্ণ ঠান্ডা হয়ে যাবে।

[ প্রহথান

সর্দার। ওহে ৬৯৬, তোমাদের ও পাড়ার মেজাজটা যেন কেমন দেখছি!

বিশ্ব। তা হতে পারে। গোঁসাইজি এদের ক্র্ম-অবতার বললেন, কিল্কু শাস্ত্রমতে অবতারের বদল হয়। ক্র্ম হঠাৎ বরাহ হয়ে ওঠে, বর্মের বদলে বেরিয়ে পড়ে দল্ড, থৈর্যের বদলে গোঁ।

চন্দ্র। বিশত্ববেয়াই, একট্র থামো। সদারদাদা, আমার দরবারটা ভুলো না।

সদার। কিছাতেই না। শানে রাখলাম, মনেও রাখব।

প্রস্থান

চন্দ্রা। আহা দেখলে? সর্দার লোকটি কী সরেস। সবার সঙ্গেই হেসে কথা।

বিশ্ব। মকরের দাঁতের শ্বেব্তে হাসি, অন্তিমে কামড়।

চন্দ্রা। কামড়টা এর মধ্যে কোথায়।

বিশ্। জান না, ওরা ঠিক করেছে এবার থেকে এখানে কারিগরের সঙ্গে তাদের স্তীরা আসতে পারবে না?

চন্দ্র। কেন।

বিশ্ব। সংখ্যার্পে ওদের হিসাবের খাতায় আমরা জায়গা পাই, কিন্তু সংখ্যার অঞ্কের সঙ্গে নারীর অঞ্চ গণিতশাস্ত্রের যোগে মেলে না।

চন্দ্রা। ওমা! ওদের নিজের ঘরে কি দ্রী নেই। তারা কী বলে।

বিশ্ব। তারাও সোনার তালের মদে বেহবুশ। নেশায় স্বামীদের ছাড়িয়ে যায়। আমরা তাদের চোথেই পড়ি নে।

চন্দ্র। বিশ্ববেয়াই, তোমার ঘরে তো স্বী ছিল, তার হল কী। অনেকদিন খবর পাই নি।

বিশ্ব। যতদিন চরের উচ্চপদে ভর্তি ছিল্বম, সদারনীদের কোঠাবাড়িতে তার তাসখেলার ডাক পড়ত। যথন ফাগ্লোলদের দলে যোগ দিল্বম, ও পাড়ার তার নেমন্তর বন্ধ হয়ে গেল। সেই ধিক্কারে আমাকে ছেডে দিয়ে চলে গেছে।

চন্দ্র। ছি, এমন পাপও করে।

বিশ্ব। এ পাপের শাস্তিতে আর-জন্মে সে সর্দারনী হয়ে জন্মাবে।

চন্দ্র। বিশরবেয়াই, দেখো দেখো, ঐ কারা ধ্রম করে চলেছে। সারে সারে ময়্রপঙখী, হাতির হাওদায় ঝালর দেখেছ? ঝালমল করছে। কী চমংকার ঘোড়-সওয়ার। বর্শার ডগায় যেন এক-এক ট্রকরো স্থেরি আলো বি'ধে নিয়ে চলেছে।

বিশ্ব। ঐ তো সদারনীরা ধ্বজাপ্জার ভোজে যাত্রা করেছে।

চন্দ্র। আহা, কী সাজের ধ্ম। কী চেহারা। আচ্ছা বেয়াই, যদি কাজ ছেড়ে না দিতে, তুমিও ওদের দলে অর্মনি ধ্ম করে বেরতে? আর তোমার সেই স্থা—

বিশ্ব। হাঁ, আমাদেরও ঐ দশা ঘটত।

চন্দ্র। এখন আর ফেরবার পথ নেই? একেবারে না?

বিশ্ব। আছে, নর্দমার ভিতর দিয়ে।

নেপথ্যে। পাগলভাই!

বিশা: কী পাগলি।

ফাগ্লোল। ঐ তোমার নন্দিনীর ডাক পড়ল। আজকের মতো বিশ্বদাদাকে আর পাওয়া যাবে না।

চন্দ্রা। তোমার বিশ্বদাদার আশা আর রেখো না। কোন্ স্বথে ও তোমাকে ভূলিয়েছে বলো দেখি বেয়াই।

বিশ্ব। ভূলিয়েছে দুঃখে।

চন্দ্র। বেয়াই অমন উলটিয়ে কথা কও কেন।

বিশ্ব। তোরা ব্রুবি নে। এমন দুঃখ আছে যাকে ভোলার মতো দুঃখ আর নেই।

काग्रनान। विभागाना, अन्छे करत कथा वरता, नरेरत ताग धरत।

বিশ্ব। বলছি শোন্, কাছের পাওনাকে নিয়ে বাসনার যে দ্বংখ তাই পশ্বর, দ্বের পাওনাকে নিয়ে আকাঞ্জার যে দ্বংখ তাই মান্বের। আমার সেই চিরদ্বংখের দ্বের আলোটি নন্দিনীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

চন্দ্র। এ-সব কথা বৃঝি নে বেয়াই, একটা কথা বৃঝি যে, যে মেয়েকে তোমরা যত কম বোঝা সেই তোমাদের তত বেশি টানে। আমরা সাদাসিধে, আমাদের দর কম, তব্ যা হোক তোমাদের সোজা পথে নিয়ে চলি। কিন্তু আজ বলে রাখল্ম, ঐ মেয়েটা ওর রক্তকরবীর মালার ফাঁসে তোমাকে সর্বনাশের পথে টেনে আনবে।

[ हन्सा ७ काश्चात्वात्वत श्रम्थान

## নিন্দনীর প্রবেশ

নিদ্দনী। পাগলভাই, দ্রের রাস্তা দিয়ে আজ সকালে ওরা পোষের গান গেয়ে মাঠে যাচ্ছিল, শ্নেছিলে?

বিশ্ব। আমার সকাল কি তোর সকালের মতো যে গান শ্বনতে পাব। এ যে ক্লান্ত রাত্তিরটারই ঝেটিয়ে-ফেলা উচ্ছিন্ট।

নন্দিনী। আজ মনের খ্রশিতে ভাবলুম, এখানকার প্রাকারের উপর চড়ে ওদের গানে যোগ দেব। কোথাও পথ পেলুম না, তাই তোমার কাছে এসেছি।

বিশ্ব। আমি তো প্রাকার নই।

নন্দিনী। তুমিই আমার প্রাকার। তোমার কাছে এসে উ'চুতে উঠে বাহিরকে দেখতে পাই।

বিশ্ব। তোমার মুখে এ কথা শুনে আশ্চর্য লাগে। নন্দিনী। কেন।

বিশ্। যক্ষপ্রীতে ঢ্কে অবধি এতকাল মনে হত, জীবন হতে আমার আকাশখানা হারিয়ে ফেলেছি। মনে হত, এখানকার ট্করো মান্ষদের সঙ্গে আমাকে এক ঢেকিতে কুটে একটা পিশ্ড পাকিয়ে তুলেছে। তার মধ্যে ফাঁক নেই। এমন সময় তুমি এসে আমার ম্থের দিকে এমন করে চাইলে, আমি ব্রুতে পারলাম আমার মধ্যে এখনো আলো দেখা যাচ্ছে।

নিন্দনী। পাগলভাই, এই বন্ধ গড়ের ভিতরে কেবল তোমার-আমার মাঝখানটাতেই একথানা আকাশ বে'চে আছে। বাকি আর-সব বোজা।

বিশ্। সেই আকাশটা আছে বলেই তোমাকে গান শোনাতে পারি।

গান

তোমায় গান শোনাব তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ,

ওগো ঘুমভাঙানিয়া।

বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাক,

ওগো দুখজাগানিয়া।

এল আঁধার ঘিরে,

পাখি এল নীড়ে,

তরী এল তীরে,

শুধ্ব আমার হিয়া বিরাম পায় নাকো,

ওগো দ্ব্খজাগানিয়া।

ননিনী। বিশ্বপাগল, তুমি আমাকে বলছ 'দ্বজাগানিয়া'?

বিশ্বঃ তুমি আমার সমন্দ্রের অগম পারের দ্তী। যেদিন এলে যক্ষপর্রীতে, আমার হৃদরে লোনা জলের হাওয়ায় এসে ধারু দিলে।

আমার কাজের মাঝে মাঝে
কান্নাধারার দোলা তুমি থামতে দিলে না যে।
আমায় পরশ ক'রে
প্রাণ সন্ধায় ভ'রে
তুমি যাও যে সরে,
ব্ঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাক,

ওগো দ্খজাগানিয়া।

নন্দিনী। তোমাকে একটা কথা বলি, পাগল। যে দ্বঃখটির গান তুমি গাও, আগে আমি তার খবর পাই নি।

বিশ্বা কেন, রঞ্জনের কাছে?

নন্দিনী। না, দুই হাতে দুই দাঁড় ধরে সে আমাকে তৃফানের নদী পার করে দেয়; বুনো যোড়ার কেশর ধরে আমাকে বনের ভিতর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যায়; লাফ-দেওয়া বাঘের দুই ভুরুর মাঝখানে তীর মেরে সে আমার ভরকে উড়িয়ে দিয়ে হা হা করে হাসে। আমাদের নাগাই নদীতে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে স্লোতটাকে যেমন সে তোলপাড় করে, আমাকে নিয়ে তেমনি সে তোলপাড় করতে

থাকে। প্রাণ নিয়ে সর্বন্দ্ব পণ করে সে হারজিতের খেলা খেলে। সেই খেলাতেই আমাকে জিতে নিয়েছে। একদিন তুমিও তো তার মধ্যে ছিলে, কিন্তু কী মনে করে বাজিখেলার ভিড় থেকে একলা বেরিয়ে গোলে। যাবার সময় কেমন করে আমার মুখের দিকে তাকালে ব্রুতে পারলমুম না—তার পরে কতকাল খোঁজ পাই নি। কোথায় তুমি গোলে বলো তো।

বিশ্ৰ।

গান

ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার দুখের পারাবারে, হল কানায় কানায় কানাকানি এই পারে ওই পারে। আমার তরী ছিল চেনার ক্লে, বাঁধন তাহার গোল খ্লে, তারে হাওয়ায় হাওয়ায় নিয়ে গোল কোন্ অচেনার ধারে।

নন্দিনী। সেই অচেনার ধার থেকে এখানে যক্ষপর্রীর স্তৃত্প খোদার কাজে কে তোমাকে আবার টেনে আনলে।

বিশ্ব। একজন মেরে। হঠাৎ তীর খেরে উড়ন্ত পাখি থেমন মাটিতে পড়ে যায়, সে আমাকে তেমনি করে এই ধূলোর মধ্যে এনে ফেলেছে; আমি নিজেকে ভূলে ছিল্ম।

নিদ্দা। তোমাকে সে কেমন করে ছুতে পারলে।

বিশ্ব। তৃষ্ণার জল যখন আশার অতীত হয় মরীচিকা তখন সহজে ভোলায়। তার পরে দিকহারা নিজেকে আর খ'বুজে পাওরা যায় না। একদিন পশ্চিমের জানলা দিয়ে আমি দেখছিল্ব মেঘের স্বর্ণপ্রনী, সে দেখছিল সর্দারের সোনার চ্ড়া। আমাকে কটাক্ষে বললে, 'ঐখানে আমাকে নিয়ে যাও, দেখি কত বড়ো তোমার সামর্থা।' আমি স্পর্ধা করে বলল্বম, 'যাব নিয়ে।' আনলব্বম তাকে সোনার চ্ড়ার নীচে। তখন আমার ছোর ভাঙল।

নন্দিনী। আমি এসেছি এখান থেকে তোমাকে বের করে নিয়ে যাব। সোনার শিকল ভাঙব।

বিশ্। তুমি যখন এখানকার রাজাকে পর্যত্ত টলিয়েছ, তখন তোমাকে ঠেকাবে কিসে। আচ্ছা, তোমার ওকে ভয় করে না?

নিশ্নী। এই জালের বাইরে থেকে ভয় করে। কিন্তু আমি যে ভিতরে গিয়ে দেখেছি। বিশ্যু। কী রকম দেখলে।

নন্দিনী। দেখলমুম মানুষ, কিল্পু প্রকাল্ড। কপালখানা যেন সাতমহলা বাড়ির সিংহশ্বার। বাহ্ দুটো কোন্ দুর্গমি দুর্গের লোহার অর্গল। মনে হল যেন রামায়ণ-মহাভারত থেকে নেমে এসেছে কেউ।

বিশ্ব। ঘরে ঢুকে কী দেখলে।

নিদ্নী। ওর বাঁ হাতের উপর বাজপাখি বসে ছিল; তাকে দাঁড়ের উপর বসিয়ে ও আমার মন্থে চেয়ে রইল। তার পরে, যেমন বাজপাখির পাখার মধ্যে আঙ্বল চালাচ্ছিল তেমনি করে আমার হাত নিয়ে আন্তে আপেত হাত ব্লিয়ে দিতে লাগল। একট্ পরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, 'আমাকে ভয় করে না?' আমি বললাম, 'একট্ও না।' তখন আমার খোলা চুলের মধ্যে দাই হাত ভরে দিয়ে কতক্ষণ চোখ বাজে বসে রইল।

বিশ্ব। তোমার কেমন লাগল।

নন্দিনী। ভালো লাগল। কি রকম বলব? ও যেন হাজার বছরের বটগাছ, আমি যেন ছোট্ট পাখি। ওর ডালের একটি ডগায় কখনো যদি একট্ব দোল খেয়ে ষাই, নিশ্চয় ওর মঙ্জার মধ্যে খ্যািল লাগে। ঐ একলা প্রাণকে সেই খ্যােশিট্বকু দিতে ইচ্ছে করে।

বিশ্। তার পরে ও কী বললে।

নিদ্দনী। একসময় ঝে'কে উঠে ওর বর্শাফলার মতো দ্ভি আমার ম্থের উপর রেখে হঠাৎ বলে উঠল, 'আমি তোমাকে জানতে চাই।' আমার কেমন গা শিউরে উঠল। বলল্ম, 'জানবার কী আছে। আমি কি তোমার পৃথি।' সে বললে, 'পৃথিতে যা আছে সব জানি, তোমাকে জানি নে।' তার পরে কিরকম ব্যপ্ত হয়ে উঠে বললে, 'রঞ্জনের কথা আমাকে বলো। তাকে কী রকম তালোবাস।' আমি বলল্ম, 'জলের ভিতরকার হাল যেমন আকাশের উপরকার পালকে তালোবাসে— পালে লাগে বাতাসের গান, আর হালে জাগে টেউয়ের নাচ।' মস্ত একটা লোভী ছেলের মতো একদ্র্টে তাকিয়ে চুপ করে শ্নলে। হঠাৎ চমকিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'ওর জন্যে প্রাণ দিতে পার?' আমি বলল্ম, 'এখ্খনি।' ও যেন রেগে গর্জন করে বললে, 'কখ্খনো না।' আমি বলল্ম, 'হাঁ পারি।' 'তাতে তোমার লাভ কী।' বলল্ম, 'জানি নে।' তখন ছটফট করে বলে উঠল, 'যাও, আমার ঘর থেকে যাও, যাও, কাজ নন্ট কোরো না।' মানে ব্রুক্তে পারল্ম না।

বিশ্ব। সব কথার পশ্ট মানে ও জানতে চায়। যেটা ও ব্রুবতে পারে না, সেটাতে ওর মন ব্যাকুল করে দেয়, তাতেই ও রেগে ওঠে।

নন্দিনী। পাগলভাই, ওর উপর দয়া হয় না তোমার?

বিশ্ব। যেদিন ওর 'পরে বিধাতার দয়া হবে, সেদিন ও মরবে।

নিদনী। না না, তুমি জান না, বে'চে থাকবার জন্যে ও কিরকম মরিয়া হয়ে আছে।

বিশ্: ওর বাঁচা বলতে কী বোঝায়, সে তুমি আজই দেখতে পাবে; জানি নে সইতে পারবে কিনা।

নিন্দনী। ঐ দেখো পাগলভাই, ঐ ছায়া। নিশ্চয় সদার আমাদের কথা লাকিয়ে শানেছে। বিশান এখানে তো চার দিকেই সদারের ছায়া, এড়িয়ে চলবার জো কী।—সদারকে কেমন লাগে?

নন্দিনী। ওর মতো মরা জিনিস দেখি নি। যেন বেতবন থেকে কেটে আনা বেত। পাতা নেই, শিকড় নেই, মঙ্জায় রস নেই, শুকিয়ে লিকলিক করছে।

বিশ্ব। প্রাণকে শাসন করবার জনোই প্রাণ দিয়েছে দ্বর্ভাগা।

নিদ্নী। চুপ করো, শ্নতে পাবে।

বিশ্। চুপ করাটাকেও যে শ্নতে পায়, তাতে আপদ আরো বাড়ে। যখন খোদাইকরদের সঙ্গে থাকি তখন কথায়বার্তায় সদারকে সামলে চলি। তাই ওরা আমাকে অপদার্থ বলে অশ্রুণা করেই বাঁচিয়ে রেখেছে। ওদের দণ্ডটা দিয়েও আমাকে ছোঁয় না। কিন্তু পার্গাল, তাের সামনে মনটা স্পর্ধিত হয়ে ওঠে, সাবধান হতে ঘ্লা বােধ হয়।

र्नान्मनी। ना ना, विभारक कृति एएरक अरना ना। औ स्य मानात अरम अर्फ़्रह।

#### সর্দারের প্রবেশ

সর্দার। কিলো ৬৯%, সকলেরই সংখ্য তোমার প্রণয়, বাছবিচার নেই?

বিশ্। এমন কি, তোমার সঙ্গেও শ্রু হয়েছিল, বাছবিচার করতে গিয়েই বেধে গেল।

সদার। কী নিয়ে আলাপ চলছে।

বিশ্ব। তোমাদের দ্বর্গ থেকে কী করে বেরিয়ে আসা যায় পরামর্শ করছি।

সদার। বল কী, এত সাহস? কব্ল করতেও ভয় নেই?

বিশ্ব। সর্দার, মনে মনে তো সব জানই। খাঁচার পাখি শলাগ্বলোকে ঠোকরায়, সে তো আদর করে নয়। এ কথা কবলে করলেই কী, না করলেই কী।

স্পার। আদর করে না, সে জানা আছে; কিন্তু কবলে করতে ভয় করে না, সেটা এই কয়েক দিন থেকে জানান দিছে।

নিদনী। সদার্রাজ, তুমি যে বলেছিলে, আজ রঞ্জনকে এনে দেবে। কই কথা রাখলে না? সদার। আজই তাকে দেখতে পাবে।

নন্দিনী। সে আমি জানতুম। তব্ আশা দিলে যখন, জয় হোক তোমার সদার, এই নাও কুদ্দদ্দের মালা।

বিশ্ব। ছি ছি, মালাটা নষ্ট করলো। রঞ্জনের জন্যে রাখলে না কেন। নশ্দিনী। তার জন্যে মালা আছে।

সদার। আছে বৈকি, ঐ বৃঝি গলায় দ্লছে? জয়মালা এই কুন্দফ্লের, এ যে হাতের দান—আর বরণমালা ঐ রম্ভকরবীর, এ হৃদয়ের দান। ভালো ভালো, হাতের দান হাতে হাতেই চুকিয়ে দাও, নইলে শ্বিহয়ে যাবে; হৃদয়ের দান, যত অপেক্ষা করবে তত তার দাম বাড়বে।

[ প্রস্থান

নন্দিনী। (জানলার কাছে) শ্বনতে পাচ্ছ?

নেপথ্য। কী বলতে চাও বলো।

নন্দিনী। একবার জানলার কাছে এসে দাঁড়াও।

নেপথ্যে। এই এসেছি।

নন্দিনী। খরের মধ্যে যেতে দাও, অনেক কথা বলবার আছে।

নেপথ্যে। বার বার কেন মিছে অনুরোধ করছ। এখনো সময় হয় নি। ও কে তোমার সংশ্যে। রঞ্জনের জুড়ি নাকি।

বিশ্। না রাজা, আমি রঞ্জনের ওপিঠ, যে পিঠে আলো পড়ে না— আমি অমাবস্যা। নেপথ্যে। তোমাকে নন্দিনীর কিসের দরকার। নন্দিনী, এ লোকটা তোমার কে। নন্দিনী। ও আমার সাথী, ও আমাকে গান শেখায়। ঐ তো শিখিয়েছে—

#### গান

## 'ভালোবাসি ভালোবাসি'

এই সুরে কাছে দুরে জলে-স্থলে বাজায় বাঁশি।

নেপথ্যে। ঐ তোমার সাথী? ওকে এর্থান যদি তোমার সংগছাড়া করি তা হলে কী হয়। নদিনী। তোমার গলার সূর ও কী রকম হয়ে উঠল। থামো তুমি। তোমার কেউ সংগী নেই নাকি!

নেপথ্যে। আমার সংগী? মধ্যাহস্যের কেউ সংগী আছে?

নিদিনী। আছা, থাকু ও কথা। মা গো, তোমার হাতে ওটা কী।

নেপথ্যে। একটা মরা ব্যাঙ।

নিদিনী। কী করবে ওকে নিয়ে।

নেপথ্যে। এই ব্যাপ্ত একদিন একটা পাথরের কোটরের মধ্যে ঢুকেছিল। তারই আড়ালে তিন হাজার বছর ছিল টিকৈ। এইভাবে কী করে টিকৈ থাকতে হয় তারই রহস্য ওর কাছ থেকে শিখিছিল,ম; কী করে বেচে থাকতে হয় তা ও জানে না। আজ আর ভালো লাগল না, পাথরের আড়াল ভেঙে ফেলল,ম, নিরন্তর টিকে-থাকার থেকে ওকে দিল,ম মুক্তি। ভালো খবর নয়?

নিশ্নী। আমারও চারি দিক থেকে তোমার পাথরের দুর্গ আজ খুলে যাবে। আমি জানি, আজ রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হবে।

নেপথ্যে। তোমাদের দ্বজনকে তখন একসংখ্য দেখতে চাই।

নিদ্নী। জালের আড়ালে তোমার চশমার ভিতর দিয়ে দেখতে পাবে না।

নেপথ্যে। ঘরের ভিতরে বসিয়ে দেখব।

নিদনী। তাতে কী হবে।

নেপথ্যে। আমি জানতে চাই।

নিদনী। তুমি যখন জানবার কথা বল, কেমন ভয় করে।

নেপথে। কেন।

নন্দিনী। মনে হয়, যে জিনিসটাকে মন দিয়ে জানা যায় না প্রাণ দিয়ে বোঝা যায়, তার 'পরে তোমার দরদ নেই।

নেপথ্যে। তাকে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না, পাছে ঠকি। যাও তুমি, সময় নন্ট কোরো না।
— না না, একট্ রোসো। তোমার অলকের থেকে ঐ যে রম্ভকরবীর গ্রুছ গালের কাছে নেমে
পড়েছে, আমাকে দাও।

निक्नी। अ निख की श्रव।

নেপথেয়। ঐ ফ্রলের গ্রন্থ দেখি আর মনে হয়, ঐ যেন আমারি রক্ত-আলোর শনিগ্রহ ফ্রলের র্প ধরে এসেছে। কখনো ইচ্ছে করছে, তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ছিড়ে ফেলি, আবার ভাবছি, নন্দিনী যদি কোনোদিন নিজের হাতে ঐ মঞ্জরী আমার মাথায় পরিয়ে দেয়, তা হলে—

र्नामनी। जा श्ल की श्रव।

নেপথ্যে। তা হলে হয়তো আমি সহজে মরতে পারব।

নন্দিনী। একজন মানুষ রক্তকরবী ভালোবাসে, আমি তাকে মনে করে ঐ ফ্রলে আমার কানের দুলে করেছি।

নেপথ্যে। তা হলে বলে দিচ্ছি, ও আমারও শনিগ্রহ তারও শনিগ্রহ।

নন্দিনী। ছি ছি. ও কী কথা বলছ। আমি যাই।

নেপথ্যে। কোথায় যাবে।

নিদ্নী। তোমার দুর্গদুয়ারের কাছে বসে থাকব।

নেপথ্যে। কেন।

নিদনী। রঞ্জন যখন সেই পথ দিয়ে আসবে, দেখতে পাবে আমি তারই জন্যে অপেক্ষা করে আছি।

নেপথ্যে। রঞ্জনকে যদি দ'লে ধ্বলোর সঙ্গে মিলিয়ে দিই, আর তাকে একট্বও চেনা না যায়। নন্দিনী। আজ তোমার কী হয়েছে। আমাকে মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছ কেন।

নেপথ্যে। মিছিমিছি ভয়? জান না, আমি ভয়ংকর?

নিদ্দনী। হঠাৎ তোমার এ কী ভাব। লোকে তোমাকে ভয় করে, এইটেই দেখতে ভালোবাস? আমাদের গাঁরের প্রীকণ্ঠ যাত্রায় রাক্ষস সাজে— সে যখন আসরে নামে তখন ছেলেরা আঁতকে উঠলে সে ভারি খ্রিশ হয়। তোমারও যে সেই দশা। আমার কী মনে হয় সত্যি বলব? রাগ করবে না? নেপথে। কী বলো দেখি।

নন্দিনী। ভয় দেখাবার ব্যাবসা এখানকার মান্ধের। তোমাকে তাই তারা জাল দিয়ে ঘিরে অম্ভূত সাজিয়ে রেখেছে। এই জ্বজ্ব প্তুল সেজে থাকতে লম্জা করে না?

त्मित्रा की वन्ह निम्नी।

নিদনী। এতদিন যাদের ভয় দেখিয়ে এসেছ তারা ভয় পেতে একদিন লজ্জা করবে। আমার রঞ্জন এখানে যদি থাকত, তোমার মূখের উপর তুড়ি মেরে সে মরত তব্ব ভয় পেত না।

নেপথ্যে। তোমার স্পর্যা তো কম নয়। এতদিন যা-কিছ্ ভেঙে চুরমার করেছি তারই রাশ-করা পাহাড়ের চ্ড়ার উপরে তোমাকে দাঁড় করিয়ে দেখাতে ইচ্ছে করছে। তার পরে—

নন্দিনী। তার পরে কী।

নেপথ্যে। তার পরে আমার শেষ ভাঙাটা ভেঙে ফেলি। দাড়িমের দানা ফাটিয়ে দশ আঙ্বলের ফাঁকে ফাঁকে যেমন তার রস বের করে, তেমনি তোমাকে আমার এই দ্বটো হাতে—যাও যাও, এর্থনি পালিয়ে যাও, এর্থনি।

নিদনী। এই রইল্ম দাঁড়িয়ে। কী করতে পার করো। অমন বিশ্রী করে গর্জন করছ কেন। নেপথ্যে। আমি যে কী অভ্তুত নিষ্ঠার, তার সমস্ত প্রমাণ তোমার কাছে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে। আমার ঘরের ভিতর থেকে কখনো আর্তনাদ শোন নি?

নিদ্দনী। শ্রেছে, সে কিসের আর্তনাদ।

নেপথ্যে। সৃষ্টিকর্তার চাতুরী আমি ভাঙি। বিশেবর মর্মস্থানে যা ল্কোনো আছে তা

ছিনিয়ে নিতে চাই, সেই-সব ছিল্ল প্রাণের কালা। গাছের থেকে আগন্ন চুরি করতে হলে তাকে পোড়াতে হয়। নন্দিনী, তোমার ভিতরেও আছে আগন্ন, রাঙা আগন্ন। একদিন দাহন করে তাকে বের করব, তার আগে নিক্কৃতি নেই।

নন্দিনী। কেন তুমি নিষ্ঠ্র।

নেপথ্যে। আমি হয় পাব, নয় নন্ট করব। যাকে পাই নে তাকে দয়া করতে পারি নে। তাকে ভেঙে ফেলাও খুব এক রকম করে পাওয়া।

নন্দিনী। ও কী, অমন মুঠো পাকিয়ে হাত বের করছ কেন।

নেপথো। আচ্ছা, হাত সরিয়ে নিচ্ছি, পালাও তুমি, পায়রা যেমন পালায় বাজপাখির ছায়া দেখে।

নিদিনী। আছো যাই, আর তোমাকে রাগাব না।

নেপথ্য। শোনো শোনো, ফিরে এসো তুমি। নন্দিনী! নন্দিনী!

र्नाम्ती। की वर्ला।

নেপথ্যে। সামনে তোমার মুখে চোথে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালোচুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝরনা। আমার এই হাত-দুটো সেদিন তার মধ্যে ডুব দিয়ে মরবার আরাম পেরেছিল। মরণের মাধুর্য আর-কখনো এমন করে ভাবি নি। সেই গুক্ত কালোচুলের নীচে মুখ ঢেকে ঘুমোতে ভারি ইচ্ছে করছে। তুমি জান না, আমি কত শ্লান্ত।

নিদিনী। তুমি কি কখনো ঘুমোও না।

নেপথ্যে। ঘুমোতে ভয় করে।

নিন্দনী। তোমাকে আমার গানটা শেষ করে শ্রনিয়ে দিই—

'ভালোবাসি ভালোবাসি'

এই সুরে কাছে দুরে জলে-স্থলে বাজায় বাঁশি।

আকাশে কার বুকের মাঝে

ব্যথা বাজে,

দিগন্তে কার কালো আঁখি আঁখির জলে যায় গো ভাসি।

নেপথ্যে। থাক্থাক্থামো তুমি, আর গেয়ো না।

र्नान्द्रती।

সেই সুরে সাগরক্লে

বাঁধন খুলে অতল রোদন উঠে দুলে।

সেই সুরে বাজে মনে

অকারণে

ভূলে-যাওয়া গানের বাণী, ভোলা দিনের কাঁদনহাসি।

পাগলভাই, ঐ যে মরা ব্যাঙটা ফেলে রেখে দিয়ে কখন্ পালিয়েছে। গান শ্নতে ও ভয় পায়।

বিশ্ব। ওর ব্বেকর মধ্যে যে ব্জো ব্যাশুটা সকল রকম স্বরের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আছে, গান শ্নলে তার মরতে ইচ্ছে করে। তাই ওর ভয় লাগে।—পাগলি, আজ তোর ম্থে একটা দীপিত দেখছি, মনের মধ্যে কোন্ ভাবনার অর্গোদয় হয়েছে আমাকে বলবি নে?

, নিশ্ননী। মনের মধ্যে খবর এসে পেশিচেছে, আজ নিশ্চয় রঞ্জন আসবে।

বিশ্ব। নিশ্চয় খবর এল কোন্দিক থেকে।

নিদ্দনী। তবে শোনো বলি। আমার জানলার সামনে ডালিমের ডালে রোজ নীলকণ্ঠ পাখি এসে বসে। আমি সন্ধে হলেই ধ্বতারাকে প্রণাম করে বলি, ওর ডানার একটি পালক আমার ঘরে এসে যদি উড়ে পড়ে তো জানব, আমার রঞ্জন আসবে। আজ সকালে জেগে উঠেই দেখি উত্তরেহাওয়ার পালক আমার বিছানার এসে পড়ে আছে। এই দেখো আমার ব্বকের আঁচলে।

বিশ্ব। তাই তো দেখছি, আর দেখছি কপালে আজ কুণ্কুমের টিপ পরেছ। নিদনী। দেখা হলে এই পালক আমি তার চুড়োয় পরিয়ে দেব। বিশ্ব। লোকে বলে নীলকপ্ঠের পাখায় জয়বাত্রার শ্বভচিক্ত আছে। নন্দিনী। রঞ্জনের জয়যাত্রা আমার হৃদয়ের মধ্যে দিয়ে। বিশ্। পার্গাল, এখন আমি যাই আমার নিজের কাজে। নন্দিনী। না, আজ তোমাকে কাজ করতে দেব না। বিশ্ৰ। কী করব বলো। নিন্দনী। গান করো। বিশ্ব। কী গান করব। নন্দিনী। পথ-চাওয়ার গান। বিশ্ৰ:।

গান

যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে। সেই বুঝি মোর পথের ধারে রয়েছে বসে। আজ কেন মোর পডে মনে. কখন তারে চোখের কোণে দেখেছিলেম অফটে প্রদোষে. সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে। আজ ওই চাঁদের বরণ হবে আলোর সংগীতে. রাতের মুখের আঁধারখানি খুলবে ইপ্সিতে। শ্যক্র রাতে সেই আলোকে দেখা হবে. এক পলকে সব আবরণ যাবে বে খসে। সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে।

নিদিনী। পাগল, যখন তুমি গান কর তখন কেবল আমার মনে হয়, অনেক তোমার পাওনা ছিল কিন্তু কিছ, তোমাকে দিতে পারি নি।

বিশ্ব। তোর সেই কিছ্ব-না-দেওয়া আমি ললাটে পরে চলে যাব। অল্প-কিছ্ব<mark>-দেওয়ার দামে</mark> আমার গান বিক্রি করব না।—এখন কোথায় যাবি।

নন্দিনী। পথের ধারে, যেখান দিয়ে রঞ্জন আসবে। সেইখানে বসে আবার তোমার গান শন্নব। । উভয়ের প্রস্থান

#### সদার ও মোড়লের প্রবেশ

সর্দার। না, এ পাড়ায় রঞ্জনকে কিছুতে আসতে দেওয়া চলবে না।

মোড়ল। ওকে দ্রে রাথব বলেই বছ্রগড়ের স্টুভেগ কাজ করাতে নিয়ে গিয়েছিল্ম।

সদার। তাকী হল।

মোড়ল। কিছুতেই পারা গেল না। সে বললে, 'হুকুম মেনে কাজ করা আমার অভ্যেস নেই।' সর্দার। অভ্যেস এখনি শ্বর করাতে দোষ কী।

মোড়ল। সে চেন্টা করা গেল। বড়ো মোড়ল এল কোটালকে নিয়ে। মানুষটার ভয়ড়র কিছুই নেই। গলায় একট্ম শাসনের সূরে লেগেছে কি অমনি হো হো করে হেসে ওঠে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'গাম্ভীর্য নির্বোধের মুখোশ, আমি তাই খসাতে এর্সোছ।'

সদার। ওকে স্ভূপোর মধ্যে দলে ভিড়িয়ে দিলে না কেন।

মোড়ল। দিয়েছিল্ম, ভাবল্ম চাপে পড়ে বশ মানবে। উলটো হল, খোদাইকরদের উপর থেকেও যেন চাপ নেমে গেল। তাদের মাতিয়ে তুললে, বললে, 'আজ আমাদের খোদাইন্ত্য হবে।' সদার। খোদাইন্তা? তার মানে কী।

মোড়ল। রঞ্জন ধরলে গান, ওরা বললে, 'মাদল পাই কোথার', ও বললে, 'মাদল না থাকে, কোদাল আছে।' তালে তালে কোদাল পড়তে লাগল; সোনার পিশ্ড নিয়ে সে কী লোফাল,ফি। বড়ো মোড়ল স্বয়ং এসে বললে, 'এ কেমন তোমার কাজের ধারা।' রঞ্জন বললে, 'কাজের রিশ খুলে দিয়েছি, তাকে টেনে চালাতে হবে না, নেচে চলবে।'

সদার। লোকটা পাগল দেখছি।

মোড়ল। যোর পাগল। বলল্ম, 'কোদাল ধরো।' ও বলে, 'তার চেরে বেশি কাজ হবে বিদ একটা সারেণ্যি এনে দাও।'

সদার। তোমরা ওকে বন্ধ্রগড়ে নিয়ে গিয়েছিলে, সেখান থেকে কুবেরগড়ে এল কী করে।

মোড়ল। কী জানি প্রভু। শিকল দিয়ে তো ওকে কষে বাঁধা গেল। খানিক বাদে দেখি, কেমন করে পিছলে বেরিয়ে এসেছে— ওর গায়ে কিছু চেপে ধরে না। আর, ও কথায় কথায় সাজ বদল ক'রে চেহারা বদল করে। আশ্চর্য ওর ক্ষমতা। কিছুদিন ও এখানে থাকলে খোদাইকরগ্রলো পর্যতি বাঁধন মানবে না।

সদার। ও কী। ঐ-না রঞ্জন, রাস্তা দিয়ে চলেছে গান গেরে? একটা ভাঙা সার্রোণ্গ জোগাড় করেছে। স্পর্ধা দেখো, একটা সাকোবারও চেন্টা নেই।

মোড়ল। তাই তো। কখন গারদের ভিত কেটে বেরিয়ে এসেছে। ভেলকি জানে।

সর্দার। যাও, এই বেলা ধরো গে ওকে। এ পাড়ায় নন্দিনীর সংগে যেন কিছুতে মিলতে না পারে।

মোড়ল। দেখতে দেখতে ওর দল ভারী হয়ে উঠছে। কখন আমাদের স্কুম্ধ নাচিয়ে তুলবে।

## ছোটো সর্দারের প্রবেশ

সদার। কোথায় চলেছ।

ছোটো সদার। রঞ্জনকে বাঁধতে চলেছি।

সর্দার। তুমি কেন। মেজো সর্দার কোথায়।

ছোটো সদার। ওকে দেখে তাঁর এত মজা লেগেছে, তিনি ওর গায়ে হাত দিতেই চান না। বলেন, 'আমরা সদাররা কিরকম অম্ভূত হয়ে উঠেছি, সে ওর হাসি দেখলে ব্রুতে পারি।'

সদার। শোনো, ওকে বাঁধতে হবে না, রাজার ঘরে পাঠিয়ে দাও।

ছোটো সদার। ও তো রাজার ডাক মানতেই চায় না।

সর্দার। ওকে বলো গে, রাজা ওর নন্দিনীকে সেবাদাসী করে রেখেছে।

ছোটো সর্দার। কিন্তু রাজা যদি—

সদার। কিছু ভাবতে হবে না। চলো, আমি নিজে যাচ্ছ।

[সকলের প্রস্থান

# অধ্যাপক ও প্রোণবাগীশের প্রবেশ

প্রাণবাগীশ। ভিতরে এ কী প্রলয়কান্ড হচ্ছে বলো তো। ভয়ংকর শব্দ যে! অধ্যাপক। রাজা বোধহয় নিজের উপর নিজে রেগেছে। তাই নিজের তৈরি একটা-কিছ্ চুরমার করে দিছে।

প্রাণবাগীশ। মনে হচ্ছে, বড়ো বড়ো থাম হ্রুড়ম্ড করে পড়ে যাচ্ছে।

অধ্যাপক। আমাদের ঐ পাহাড়তলা জুড়ে একটা সরোবর ছিল, শঙ্খিনী নদীর জল এসে তাতে জমা হত। একদিন তার বাঁ দিকের পাথরের স্তৃপটা কাত হয়ে পড়ল, জমা জল পাগলের অটুহাসির মতো খল্খল্ করে বেরিয়ে চলে গেল। কিছ্বদিন থেকে রাজাকে দেখে মনে হচ্ছে, ওর সপ্তরসরোবরের পাথরটাতে চাড় লেগেছে, তলাটা ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে এসেছে।

প্রাণবাগীশ। বস্তুবাগীশ, এ কোন্ জায়গায় আমাকে আনলে, আর কী করতেই বা আনলে।

অধ্যাপক। জগতে যা-কিছ্ম জানবার আছে, সমস্তই জানার শ্বারা ও আত্মসাং করতে চায়। আমার বস্তৃতত্ত্বিদ্যা প্রায় উজাড় করে নিয়েছে, এখন থেকে থেকে রেগে উঠে বলছে, 'তোমার বিদ্যে তো সি ধকাঠি দিয়ে একটা দেয়াল ভেঙে তার পিছনে আরেকটা দেয়াল বের করেছে। কিন্তু প্রাণপূর্ব্যের অন্দরমহল কোথায়।' ভাবলম্ম, এখন কিছ্মিদন ওকে প্রাণ-আলোচনায় ভূলিয়ে রাখা যাক— আমার থলে ঝাড়া হয়ে গেছে, এখন প্রাব্তের গঠিকাটা চল্ক। ঐ দেখতে পাচ্ছ, কে যাচ্ছে?

প্রাণবাগীশ। একটি মেয়ে ধানীরঙের কাপড়-পরা।

অধ্যাপক। প্থিবীর প্রাণভরা খ্রিশখানা নিজের সর্বাঞ্চো টেনে নিয়েছে, ঐ আমাদের নিদনী। এই যক্ষপ্রের সদার আছে, মোড়ল আছে, খোদাইকর আছে, আমার মতো পশ্ডিত আছে, কোতোয়াল আছে, জল্লাদ আছে, মুদফিরাশ আছে, সব বেশ মিশ খেয়ে গেছে। কিন্তু ও একেবারে বেখাপ। চার দিকে হাটের চেচামেচি, ও হল স্বরবাধা তদ্ব্রা। এক-একদিন ওর চলে-যাওয়ার হাওয়াতেই আমার বস্তুচচার জাল ছি'ড়ে যায়। ফাঁকের মধ্যে দিয়ে মনোযোগটা ব্নো পাখির মতো হুশ ক'রে উড়ে পালায়।

প্রোণবাগীশ। বল কী হে, তোমার পাকা হাড়ে এমন ঠোকাঠ্কি বাধে নাকি।
অধ্যাপক। জানার টানের চেয়ে প্রাণের টান বেশি হলেই পাঠশালা-পালাবার ঝোঁক সামলানো

প্রাণবাগীশ। এখন বলো তো, তোমাদের রাজার সঙ্গে দেখা হবে কোথায়। অধ্যাপক। দেখার উপায় নেই, ঐ জালটার আড়াল থেকে আলাপ হবে।

প্রাণবাগীশ। বল কী হে। এই জালের আড়াল থেকে?

অধ্যাপক। তা নয় তো কী। ঘোমটার আড়াল থেকে ষেরকম রসালাপ হতে পারে সে ধরনের না, একেবারে ছাঁকা কথা। ওর গোয়ালের গোর্ বোধহয় দুধ দিতে জানে না, একেবারেই মাখন দেয়।

প্রাণবাগীশ। বাজে কথা বাদ দিয়ে আসল কথা আদায় করাই তো পশ্ডিতের অভিপ্রায়। অধ্যাপক। কিন্তু বিধাতার নয়। তিনি আসল জিনিস স্থি করেছেন বাজে জিনিসকে লালন করবার জন্যে। তিনি সম্মান দেন ফলের আঁঠিকে, ভালোবাসা দেন ফলের শাঁসকে।

প্রোণবাগীশ। আজকাল দেখছি তোমার বস্তৃতত্ত্ব ধানীরঙের দিকে একটানা ছুটে চলেছে। কিন্তু অধ্যাপক, তোমাদের এই রাজাকে তুমি সহ্য কর কী করে।

অধ্যাপক। সত্যি কথা বলব? আমি ওকে ভালোবাসি।

প্রাণবাগীশ। বল কী হে।

অধ্যাপক। তুমি জান না, ও এত বড়ো যে, ওর দোষগন্তোও ওকে নন্ট করতে পারে না।

#### সদারের প্রবেশ

সর্দার। ওহে বস্তুবাগীশ, বেছে বেছে এই মান্ত্রটিকে এনেছ ব্রিঝ! ওঁর বিদ্যের বিবরণ শ্নেই আমাদের রাজা খেপে উঠেছে।

অধ্যাপক। কিরকম।

সদার। রাজা বলে, প্রাণ ব'লে কিছ্ নেই। বর্তমানকালটাই কেবল বেড়ে বেড়ে চলেছে। প্রাণবাগীশ। প্রাণ বদি নেই তা হলে কিছ্ আছে কী করে। পিছন যদি না থাকে তো সামনেটা কি থাকতে পারে।

সর্দার। রাজা বলেন, মহাকাল নবীনকে সম্মূখে প্রকাশ করে চলেছে, পশ্ডিত সেই কথাটাকে চাপা দিয়ে বলে, মহাকাল শ্বরাতনকে পিছনে বয়ে নিয়ে যাছে।

অধ্যাপক। নন্দিনীর নিবিড় যৌবনের ছায়াবীথিকায় নবীনের মায়াম্গীকে রাজা চকিতে চকিতে দেখতে পাচ্ছেন, ধরতে পারছেন না, রেগে উঠছেন আমার বস্তৃতভুর উপর।

## নান্দনীর দ্রুত প্রবেশ

र्नान्पनी। भर्पात, भर्पात, ও की। ও काता।

সর্দার। কিগো নন্দিনী, তোমার কুন্দফ্রলের মালা পরব যখন ঘোর রাত হবে। অন্ধকারে যখন আমার বারো-আনাই অস্পণ্ট হয়ে উঠবে, তখন হয়তো ফ্রলের মালায় আমাকেও মানাতে পারে।

নিদিনী। চেয়ে দেখো, ও কী ভয়ানক দৃশ্য। প্রেতপ্রীর দরজা খ্লে গেছে নাকি। ঐ কারা চলেছে প্রহরীদের সংগে? ঐ যে বেরিয়ে আসছে রাজার মহলের খিড়কি-দরজা দিয়ে?

সদার। ওদের আমরা বলি রাজার এংটো।

र्नान्ती। भारत की।

সদার। মানে একদিন তুমিও ব্রবে, আজ থাক্।

নিদনী। কিন্তু এ-সব কী চেহারা। ওরা কি মানুষ। ওদের মধ্যে মাংসমঙ্জা মনপ্রাণ কিছ্

সর্দার। হয়তো নেই।

নিদ্নী। কোনো দিন ছিল?

সদার। হয়তো ছিল।

নিদ্নী। এখন গেল কোথায়।

সদার। বস্ত্বাগীশ, পার তো ব্রবিয়ে দাও, আমি চলল্ম।

প্রস্থান

নন্দিনী। ও কী, ঐ-সব ছায়াদের মধ্যে যে চেনা মূখ দেখছি। ঐ তো নিশ্চয় আমাদের অনুপ আর উপমন্যু। অধ্যাপক, ওরা আমাদের পাশের গাঁয়ের লোক। দুই ভাই মাথায় যেমন লম্বা, গায়ে তেমনি শক্ত, ওদের সবাই বলে তাল-তমাল। আষাঢ়চতুর্দ শীতে আমাদের নদীতে বাচ খেলতে আসত। মরে যাই, ওদের এমন দশা কে করলে। ঐ যে দেখি শক্লু, তলোয়ার খেলায় সন্বার আগে পেত মালা। অনু—প, শক্লু—, এই দিকে চেয়ে দেখো, এই আমি, তোমাদের নন্দিন, ঈশানীপাড়ার নন্দিন। মাথা তুলে দেখলে না, চিরদিনের মতো মাথা হে'ট হয়ে গেছে। ওকি, কঙ্কু যে! আহা, আহা, ওর মতো ছেলেকেও যেন আখের মতো চিবিয়ে ফেলে দিয়েছে। বড়ো লাজুক ছিল; যে ঘটে জল আনতে যেতুম, তারই কাছে ঢালু পাড়ির 'পরে বসে থাকত, ভান করত যেন তার বানাবার জন্য শর ভাঙতে এসেছে। দুল্টুমি ক'রে ওকে কত দুঃখ দিয়েছি। ও কঙ্কু, ফিরে চা আমার দিকে। হায় রে, আমার ইশারাতে যার রক্ত নেচে উঠত, সে আমার ভাকে সাড়াই দিলে না। গেল গো, আমাদের গাঁয়ের সব আলো নিবে গেল। অধ্যাপক, লোহাটা ক্ষয়ে গেছে, কালো মরচেটাই বাকি! এমন কেন হল।

অধ্যাপক। নন্দিনী, যে দিকটাতে ছাই, তোমার দ্থি আজ সেই দিকটাতেই পড়েছে। একবার শিখার দিকে তাকাও, দেখবে তার জিহনা লকলক করছে।

নিদনী। তোমার কথা বুঝতে পারছি নে।

অধ্যাপক। রাজাকে তো দেখেছ? তার মৃতি দেখে শ্নছি নাকি তোমার মন মৃশ্ধ হয়েছে?

নন্দিনী। হয়েছে বৈকি। সে যে অভ্তুত শক্তির চেহারা।

অধ্যাপক। সেই অম্ভূতটি হল ষার জমা, এই কিম্ভূতটি হল ডার খরচ। ঐ ছোটোগালো হতে থাকে ছাই, আর ঐ বড়োটা জনলতে থাকে শিখা। এই হচ্ছে বড়ো হবার তত্ত্ব।

নন্দিনী। ও তো রাক্ষসের তত্ত্ব।

অধ্যাপক। তত্ত্ব উপর রাগ করা মিছে। সে ভালোও নয়, মন্দও নয়। যেটা হয় সেটা হয়, তার বিরুদ্ধে যাও তো হওয়ারই বিরুদ্ধে যাবে।

নন্দিনী। এই যদি মানুষের হওয়ার রাস্তা হয়, তা হলে চাই নে আমি হওয়া— আমি ঐ ছায়াদের সঙ্গে চলে যাব, আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দাও।

অধ্যাপক। রাস্তা দেখাবার দিন এলে এরাই দেখাবে, তার আগে রাস্তা ব'লে কোনো বালাই নেই। দেখো-না, প্রাণবাগীশ আস্তে আস্তে কখন সরে পড়েছেন, ভেবেছেন পালিয়ে বাঁচবেন। একট্ এগোলেই ব্রুবেন বেড়াজাল এখান থেকে শ্রুর্ করে বহু যোজন দ্র পর্যন্ত খাটিতে খাঁটিতে বাঁধা। নিদ্দনী, রাগ করছ তুমি। তোমার কপোলে রন্তকরবীর গ্রুছ আজ প্রলয়গোধালির মেঘের মতো দেখাছে।

र्नाननी। (जानना ठंटन) भारता, भारता!

অধ্যাপক। কাকে ডাকছ তুমি।

নন্দিনী। জালের কুয়াশায় ঢাকা তোমাদের রাজাকে।

অধ্যাপক। ভিতরকার কপাট পড়ে গেছে. ডাক শ্বনতে পাবে না।

নন্দিনী। বিশ্বপাগল, পাগলভাই!

অধ্যাপক। তাকে ডাকছ কেন।

নন্দিনী। এখনো যে সে ফিরল না। আমার ভয় করছে।

অধ্যাপক। একট্ব আগেই তোমার সঞ্গেই তো দেখেছি।

নিশ্ননী। সদার বললে, রঞ্জনকে চিনিয়ে দেবার জন্যে তার ডাক পড়েছে। সঙ্গে যেতে চাইলম্ম, দিলে না।— ও কিসের আর্তনাদ।

অধ্যাপক। এ বোধ হচ্ছে সেই পালোয়ানের।

নিদ্নী। কে সে।

অধ্যাপক। সেই যে জগশ্বিখ্যাত গণ্জা, যার ভাই ভজন প্পর্ধা করে রাজার সংগ্য কুস্তি করতে এল, তার পরে তার লঙোটির একটা ছেণ্ডা স্তাে কোথাও দেখা গেল না। সেই রাগে গণ্জা, এল তাল ঠাকে। ওকে গোড়াতেই বলোছিল্ম, 'এ রাজ্যে স্তৃগ্য খ্দতে চাও তো এসো, মরতে-মরতেও কিছ্বিদন বে'চে থাকবে। আর যদি পৌর্ষ দেখাতে চাও তো একম্হুত্ সইবে না। এ বড়ো কঠিন জায়গা।'

নিশ্নী। দিনরাত এই মান্বধরা ফাঁদের খবরদারি করে এরা একট্ও কি ভালো থাকে। অধ্যাপক। ভালোর কথাটা এর মধ্যে নেই, থাকার কথাটাই আছে। এদের সেই থাকাটা এত ভয়ংকর বেড়ে গেছে যে লাখো-লাখো মান্যের উপর চাপ না দিলে এদের ভার সামলাবে কে? জাল তাই বেড়েই চলেছে। ওদের যে থাকতেই হবে।

নিশ্নী। থাকতেই হবে? মান্য হয়ে থাকবার জন্যে যদি মরতেই হয়, তাতেই বা দোষ কী। অধ্যাপক। আবার সেই রাগ? সেই রক্তকরবীর ঝংকার? খুব মধ্র, তব্ও যা সত্য তা সত্য। থাকবার জন্যে মরতে হবে, এ কথা বলে সূখ পাও তো বলো। কিন্তু থাকবার জন্যে মারতে হবে, এ কথা যারা বলে তারাই থাকে। তোমরা বল এতে মন্যাপের ব্রটি হয়, রাগের মাথায় ভুলে যাও এইটেই মন্যায়। বাঘকে খেয়ে বাঘ বড়ো হয় না, কেবল মান্যই মান্যকে খেয়ে ফ্লে ওঠে।

#### গালোয়ানের প্রবেশ

নন্দিনী। আহা, ঐ দেখো, কিরকম টলতে টলতে আসছে। পালোয়ান, এইখানে শ্রুয়ে পড়ো। অধ্যাপক, দেখো-না কোথায় চোট লেগেছে।

অধ্যাপক। বাইরে থেকে চোটের দাগ দেখতেই পাবে না।

পালোয়ান। দয়াময় ভগবান, জীবনে যেন একবার জোর পাই, আর একদিনের জনোও। অধ্যাপক। কেন হে। পালোয়ান। কেবল ঐ সদারটার ঘাড় মটকে দেবার জন্যে।

অধ্যাপক। সদার তোমার কী করেছে।

পালোয়ান। সমস্তই সেই তো ঘটিয়েছে। আমি তো লড়তে চাই নি। আজ বলে বেড়াচ্ছে, আমারই দোষ।

অধ্যাপক। কেন। ওর কী দ্বার্থ।

পালোয়ান। সমসত প্থিবীকে নিঃশন্তি করতে পারলে তবে ওরা নিশ্চিন্ত হয়। দয়াময় হরি, একদিন যেন ওর চোখ-দুটো উপডে ফেলতে পারি, যেন ওর জিভটা টেনে বের করি।

নন্দিনী। তোমার কিরকম বোধ হচ্ছে, পালোয়ান।

পালোয়ান। বোধ হচ্ছে ভিতরটা ফাঁপা হয়ে গেছে। এরা কোথাকার দানব, জাদ্ব জানে, শ্বধ্ জোর নয়, একেবারে ভরসা পর্যন্ত শ্বেষ নেয়।— যদি কোনো উপারে একবার— হে কল্যাণময় হরি, আঃ যদি একবার— তোমার দয়া হলে কী না হতে পারে। সর্দারের ব্বকে যদি একবার দাঁত বসাতে পারি।

নিন্দনী। অধ্যাপক, ওকে ধরো তুমি, দ্বজনে মিলে আমাদের বাসায় নিয়ে যাই। অধ্যাপক। সাহস করি নে নন্দিনী। এখানকার নিয়মমতে তাতে অপরাধ হবে। নন্দিনী। মানুষটাকে মরতে দিলে অপরাধ হবে না?

অধ্যাপক। যে অপরাধের শাহ্নিত দেবার কেউ নেই সেটা পাপ হতে পারে কিন্তু অপরাধ নয়। নিন্দনী, এ-সমন্ত থেকে তুমি একেবারে চলে এসো। শিকড়ের মুঠো মেলে গাছ মাটির নীচে হরণ-শোষণের কাজ করে, সেখানে তো ফুল ফোটার না। ফুল ফোটে উপরের ডালে, আকাশের দিকে। ওগো রক্তকরবী, আমাদের মাটির তলাকার খবর নিতে এসো না, উপরের হাওয়ায় তোমার দোল দেখব বলে তাকিয়ে আছি।— ঐ যে সদার। আমি তবে সরি। তোমার সংশ্যে কথা কই এ ও সইতে পারে না।

র্নান্দনী। আমার উপরে কেন এত রাগ।

অধ্যাপক। আন্দাজে বলতে পারি। তুমি ভিতরে ভিতরে ওর মনের তারে টান লাগিয়েছ; যতই স্বর মিলছে না, বেস্কুর ততই কড়া হয়ে চেচিয়ে উঠছে।

[ প্রস্থান

#### সর্দারের প্রবেশ

নন্দিনী। সদার!

সর্দার। নন্দিনী, তোমার সেই কু'দফ্বলের মালাগাছটি আমার ঘরে দেখে গোঁসাইজির দ্বই চক্ষ্—এই যে স্বয়ং এসেছেন। প্রণাম! প্রভু, সেই মালাটি নন্দিনী আমাকে দিয়েছিল।

## গোঁসাইরের প্রবেশ

গোঁসাই। আহা, শৃত্র প্রাণের দান, ভগবানের শৃত্র কুন্দফ্ল। বিষয়ী লোকের হাতে পড়েও তার শৃত্রতা ম্লান হল না। এতেই তো পাুণাের শক্তি আর পাপার রাণের আশা দেখতে পাই।

নন্দিনী। গোঁসাইজি, এই লোকটির একটা ব্যবস্থা করো। এর জ্বীবনের আর কতট্রকুই বা ্বাকি।

গোঁসাই। সব দিক ভেবে ষে পরিমাণ বাঁচা দরকার, আমাদের সদার নিশ্চয় ওকে ততট্বকু বাঁচিয়ে রাখবে। কিন্তু বংসে, এ-সব আলোচনা তোমাদের মুখে শ্রুতিকট্ব লাগে, আমরা পছন্দ করি নে।

নন্দিনী। এ রাজ্যে বাঁচিয়ে রাখার বৃঝি পরিমাণ-বিচার আছে?

গোঁসাই। আছে বৈকি। পাথিব জীবনটা যে সীমাবন্ধ। তাই হিসাব ব্বে তার ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে হয়। আমাদের শ্রেণীর লোকের 'পরে ভগবান দ্বঃসহ দায়িত্ব চাপিয়েছেন, সেটা বহন করতে গেলে আমাদের ভাগে প্রাণের সারাংশ অনেকটা বেশি পরিমাণে পড়া চাই। ওদের খ্ব কম বাঁচলেও চলে, কেননা ওদের ভার-লাঘবের জন্যে আমরাই বাঁচি। একি ওদের পক্ষে কম বাঁচোয়া।

নিদিনী। গোঁসাইজি, ভগবান তোমার উপরে এদের কোন্ উপকারের বিষম ভার চাপিয়েছেন। গোঁসাই। যে প্রাণ সীমাবন্ধ নয়, তার অংশভাগ নিয়ে কারো সংখ্য কারো ঝগড়ার দরকারই হয় না, আমরা গোঁসাইরা সেই প্রাণেরই রাস্তা দেখাতে এসেছি। এতেই যদি ওরা সন্তুষ্ট থাকে তবেই আমরা ওদের বন্ধঃ।

নন্দিনী। তবে কি এ লোকটা ওর সীমাবন্ধ প্রাণ নিয়ে এই রকম আধমরা হয়েই পড়ে থাকবে।

গোঁসাই। পড়েই বা থাকবে কেন। কী বল সর্দার।

সর্দার। সে তো ঠিক। পড়ে থাকতে দেব কেন। এখন থেকে নিজের জোরে চলবার ওর দরকারই হবে না। আমাদেরই জোরে চালিয়ে নিয়ে বেড়াব। ওরে গড়জু!

পালোয়ান। কী প্রভূ।

গোঁসাই। হরি হরি, এরই মধ্যে গলা বেশ-একট্ব মিহি হয়ে এসেছে, মনে হচ্ছে, আমাদের নামকীত নের দলে টেনে নিতে পারব।

সদার। হ-ক্ষ পাড়ার মোড়লের ঘরে তোর বাসা হয়েছে, চলে যা সেখানে।

নিন্দিনী। ও কী কথা! চলতে পারবে কেন।

সর্দার। দেখো নন্দিনী, মান্য-চালানোই আমাদের ব্যাবসা। আমরা জানি, মান্য যেখানটাতে এসে মুখ থুবড়ে পড়ে, জোরে ঠেলা দিলে আরো খানিকটা যেতে পারে। যাও গঙ্জা,

পালোয়ান। যে আদেশ।

নন্দিনী। পালোয়ান, আমিও যাচিছ মোড়লের ঘরে। সেখানে তো তোমাকে দেখবার কেউ নেই। পালোয়ান। না না, থাক্, সর্দার রাগ করবে।

নিদ্নী। আমি সর্দারের রাগকে ভয় করি নে।

পালোয়ান। আমি ভয় করি, দোহাই তোমার, আমার বিপদ বাড়িয়ো না।

[ প্রস্থান

निम्नी। मर्मात, त्यासा ना, वर्ण याख आभात विभ्न्पागनरक काथास्र निरस राष्ट्र।

সদার! আমি নিয়ে যাবার কে। বাতাস নিয়ে যায় মেঘকে, সেটাকে যদি দোষ মনে কর, খবর নাও বাতাসকে কে দিয়েছে ঠেলা।

নিশ্নী। এ কোন্ সর্বনেশে দেশ গো। তোমরাও মান্ষ নও, আর যাদের চালাও তারাও মান্ষ নয়? তোমরা হাওয়া, তারা মেঘ? গোঁসাই, তুমি নিশ্চয় জান, কোথায় আমার বিশন্পাগল আছে।

গোঁসাই। আমি নিশ্চয় জানি, যে যেখানে থাক্ সবই ভালোর জন্যে।

निम्नी। कात्र ভालात कता।

গোঁসাই। সে তুমি ব্রুবে না।— আঃ, ছাড়ো, ছাড়ো, ওটা আমার জপমালা। ঐ গেল ছিড়ে। ওহে সর্দার, এই যে মেয়েটিকে তোমরা—

সর্দার। কে জানে ও কেমন করে এখানকার নিয়মের একটা ফাঁকের মধ্যে বাসা পেয়েছে। স্বয়ং আমাদের রাজ্য—

গোঁসাই। ওহে, এইবার আমার নামাবলিটা-সন্ম্প ছিড্বে। বিপদ করলে। আমি চললন্ম।

निम्ननी। সদার, বলতেই হবে কোথায় নিয়ে গিয়েছ বিশ্বপাগলকে।

সর্দার। তাকে বিচারশালায় ডেকেছে-এর বেশি বলবার নেই। ছাড়ো আমাকে, আমার কাজ আছে।

নন্দিনী। আমি নারী বলে আমাকে ভয় কর না? বিদাংশিখার হাত দিয়ে ইন্দ্র তাঁর বছ্র পাঠিয়ে দেন। আমি সেই বছ্রু বয়ে এনেছি, ভাঙবে তোমার সর্দারির সোনার চ্ডা।

সদার! তবে সত্য কথাটা তোমাকে বলে যাই। বিশ্বর বিপদ ঘটিয়েছ তুমিই!

নন্দিনী। আমি।

সর্দার। হাঁ, তুমিই। এতদিন কীটের মতো নিঃশব্দে মাটির নীচে গর্ত করে সে চলেছিল, তাকে মরবার পাখা মেলতে শিখিয়েছ তুমিই, ওগো ইন্দ্রদেবের আগ্রন। অনেককে টানবে, তার পরে শেষ বোঝাপড়া হবে তোমাতে আমাতে। বেশি দেরি নেই।

নন্দিনী। তাই হোক, কিল্তু একটা কথা বলে যাও, রঞ্জনকে আমার সংশ্যে দেখা করতে দেবে কি।

সদার। কিছুতে না।

নিদনী। কিছুতে না! দেখব তোমার সাধ্য কিসের। তার সঙ্গে আমার মিলন হবেই, হবেই, আজই হবে। এই তোমাকে বলে দিলুম।

[ সর্দারের প্রস্থান

নিদিনী। (জানকার ঘা দিয়ে) শোনো শোনো, রাজা। কোথায় তোমার বিচারশালা। তোমার জালের এই আড়াল ভাঙব আমি। ও কে ও! কিশোর যে! বল তো আমায়, জানিস কি কোথায় আমাদের বিশ্ব।

#### কিশোরের প্রবেশ

কিশোর। হাঁ নন্দিনী, এখনি তার সংখ্যে দেখা হবে, মনটা ঠিক করে রাখো। জানি নে, প্রহরীদের কর্তা আমার মুখ দেখে কেন দয়া করলো। আমার অনুরোধে এই পথ দিয়ে বিশাকে নিয়ে যেতে রাজি হল।

নিন্দিনী। প্রহরীদের কর্তা? তবে কি-

কিশোর। হাঁ, ঐ যে আসছে।

নিদিনী। ও কী! তোমার হাতে হাতকড়ি! পাগলভাই, তোমাকে ওরা অমন করে কোথায় নিয়ে চলেছে।

## বিশ্বকে নিয়ে প্রহরীর প্রবেশ

বিশ্ব। ভয় নেই, কিছা ভয় করিস নে। পাগলি, এতদিন পরে আমার মাজি হল।

নিদ্নী। কী বলছ ব্ৰুতে পারছি নে।

বিশ্ব। যখন ভয়ে ভয়ে পদে পদে বিপদ সামলে চলতুম তখন ছাড়া ছিল্বুম। সেই ছাড়ার মতো বন্ধন আর নেই।

নিদনী। কী দোষ করেছ যে এরা তোমাকে বে'ধে নিয়ে চলেছে।

বিশ্ব। এতদিন পরে আজ সত্য কথা বলেছিল্ম।

নিন্দনী। তাতে দোষ কী হয়েছে।

বিশ্ব। কিচ্ছ্ব না।

নিন্দনী। তবে এমন করে বাঁধলে কেন।

ি বিশ্ব। এতেই বা ক্ষতি কী হল। সত্যের মধ্যে মৃত্তি পেরেছি—এ বন্ধন তারই সত্য সাক্ষী হয়ে রইল।

নন্দিনী। ওরা তোমাকে পশ্র মতো রাস্তা দিয়ে বে'ধে নিয়ে চলেছে, ওদের নিজেরই লক্জা করছে না? ছি ছি, ওরাও তো মান্ধ।

বিশ্ব। ভিতরে মশত একটা পশ্ব রয়েছে যে—মান্বের অপমানে ওদের মাথা হেণ্ট হয় না, ভিতরকার জানোয়ারটার লেজ ফ্লতে থাকে, দ্লতে থাকে। হয়। কৌশলে ইশারায় লাগালাগি করা তো ভালো নয়। ঐ রোগটি আছে আমাদের তেতিশের। তার তো দেখি আর-কোনো কাজ নেই, যখন-তখন প্রভূদের খাসমহলে যাওয়া-আসা চলছেই। ভয় হয়, কার নামে কী বানিয়ে বসে। অথচ ওঁর নিজের ঘরের খবরটি যদি—

সদার।, আজ আর সময় নেই, শিগ্গির যাও।

মোড়ল। তবে প্রণাম হই। (ফিরে এসে) একটি কথা, ও পাড়ার অন্ট্র্যাশি সেদিন মাত্র তিরিশ তনখায় কাজে ঢ্বকল, দ্বটো বছর না বেতেই উপরিপাওনা ধরে ওর আয় আজ কিছু না হবে তো মাসে হাজার-দেড়হাজার তো হবেই। প্রভূদের সাদা মন, দেবতার মতো ফাঁকা স্তবেই ভোলেন। সাদ্যাণো প্রণামের ঘটা দেখেই—

সদার। আচ্ছা আচ্ছা, সে কথা কাল হবে।

মোড়ল। আমার তো দয়াধর্ম আছে, আমি তার রুটি মারার কথা বলি নে; কিন্তু তাকে খাতাণিখানায় রাখাটা ভালো হচ্ছে কিনা ভেবে দেখবেন। আমাদের বিষ্কৃদন্ত তার নাড়িনক্ষত জানে। তাকে ডাকিয়ে নিয়ে—

সদার। আজই ডাকাব, তুমি যাও।

মোড়ল। প্রভু, আমার সেজো ছেলে লায়েক হয়ে উঠেছে। প্রণাম করতে এসেছিল, তিন দিন হাঁটাহাঁটি করে দর্শন না পেয়ে ফিরে গেছে। বড়োই মনের দ্বঃখে আছে। প্রভুর ভোগের জনো আমার বধুমোতা নিজের হাতে তৈরি ছাঁচিকুমডোর—

সদার। আচ্ছা, পরশ্ব আসতে বোলো, দেখা মিলবে।

মোড়লের প্রস্থান

## মেজো সদারের প্রবেশ

মেজো সর্দার। নাচওয়ালী আর বাজনদারদের বাগানে রওনা করে দিয়ে এলাম। সর্দার। আর, রঞ্জনের সেটা কত দূর—

মেজো সর্দার। এ-সব কাজ আমার ম্বারা হয় না। ছোটো সর্দার নিজে পছন্দ করে ভার নিয়েছে। এতক্ষণে তার—

সদার। রাজা কি—

মেজো সর্দার। রাজা নিশ্চয় ব্রুতে পারেন নি। দশজনের সংশ্য মিশিয়ে তাকে—কিন্তু রাজাকে এরকম ঠকানো আমি তো কর্তব্য মনে করি নে।

সর্দার। রাজার প্রতি কর্তব্যের অন্বরোধেই রাজাকে ঠকাতে হয়, রাজাকে ঠেকাতেও হয়। সে দায় আমার। এবার কিন্তু ঐ মেয়েটাকে অবিলন্দ্রে—

মেজো সর্দার। না না, এ-সব কথা আমার সংশ্যে নয়। যে মোড়লের উপর ভার দেওয়া হয়েছে সে যোগ্য লোক, সে কোনো রকম নোংরামিকেই ভয় করে না।

সদার। কেনারাম গোঁসাই কি জানে রঞ্জনের কথা।

মেজো সর্দার। আন্দাজে সবই জানে, পদ্ট জানতে চায় না।

সদার। কেন।

মেজো সর্দার। পাছে 'জানি নে' এই কথা বলবার পথ বন্ধ হয়ে যায়।

সদার। হলই বা।

মেজো সদার। ব্রুছ না? আমাদের তো শ্বের্ একটা চেহারা, সদারের চেহারা। কিন্তু ওর যে এক পিঠে গোঁসাই, আর-এক পিঠে সদার। নামাবলিটা একট্ ফেন্সে গেলেই সেটা ফাঁস হয়ে পড়ে। তাই সদারিধর্মটা নিজের অগোচরে পালন করতে হয়, তা হলে নামজপের বেলায় খ্র বেশি বাধে না।

সদার। নামজপটা নাহয় ছেড়েই দিত।

মেন্ডো সর্দার। কিন্তু এদিকে যে ওর মনটা ধর্মভীর, রক্তটা যাই হোক। তাই স্পণ্টভাবে

নামজপ আর অস্পণ্টভাবে সর্দারি করতে পারলে ও স্কৃথ থাকে। ও আছে বলেই আমাদের দেবতা আরামে আছে, তার কলৎক ঢাকা পড়েছে, নইলে চেহারাটা ভালো দেখাত না।

স্পার। মেজো স্পার, তোমারও দেখেছি রক্তের স্পে স্পারির রক্তের মিল হয় নি।

মেজো সদার। রন্ত শর্কিয়ে এলেই বালাই থাকবে না, এখনো সে আশা আছে। কিন্তু আজও তোমার ঐ তিনশো-একুশকে সইতে পারি নে। যাকে দরে থেকে চিমটে দিয়ে ছইতেও ঘেলা করে, তাকে যখন সভার মাঝখানে সহেদ বলে ব্বেক জড়িয়ে ধরতে হয়, তখন কোনো তীর্থজলে স্নান করে নিজেকে শ্রেচ বোধ হয় না।—ঐ যে নিজনী আসছে।

मर्गात। हत्न अस्मा, स्माब्का मर्गात।

মেজো সদার। কেন। ভয় কিসের।

সদার। তোমাকে বিশ্বাস করি নে; আমি জানি, তোমার চোথে নিদ্দনীর ঘার লেগেছে। মেজো সদার। কিল্তু তুমি জান না যে, তোমার চোথেও কর্তব্যের রঙের সংগ্যে রম্ভকরবীর রঙ কিছু যেন মিশেছে, তাতেই রক্তিমা এতটা তর্য়ংকর হয়ে উঠল।

সর্দার। তা হবে, মনের কথা মন নিজেও জানে না। তুমি চলে এসো আমার সংসা।

্রেডরের প্রস্থান

#### নব্দিনীর প্রবেশ

নিদ্না। দেখতে দেখতে সিদ্ধরে মেঘে আজকের গোধ্লি রাঙা হয়ে উঠল। ঐ কি আমাদের মিলনের রঙ। আমার সিথের সিদ্ধর যেন সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে গেছে। (জানালায় ঘা দিয়ে) শোনো, শোনো, শোনো। দিনরাত এখানে পড়ে থাকব, যতক্ষণ না শোনো।

#### গোঁসাইয়ের প্রবেশ

গোঁসাই। ঠেলছ কাকে।

নিন্দনী। তোমাদের যে অজগর আড়ালে থেকে মান্য গেলে তাকে।

গোঁসাই। হরি হরি, ভগবান যখন ছোটোকে মারেন তখন তার ছোটো মুখে বড়ো কথা দিরেই মারেন। দেখো নন্দিনী, তামি নিশ্চয় জেনো, আমি তোমার মঙ্গল চিন্তা করি।

নিদ্নী। তাতে আমার মঙ্গল হবে না।

গোঁসাই। এসো আমার ঠাকুরঘরে, তোমাকে নাম শোনাই গে।

নন্দিনী। শুধ্ নাম নিয়ে করব কী।

গোঁসাই। মনে শান্তি পাবে।

নন্দিনী। শাল্ডি যদি পাই তবে ধিক্ ধিক্ থিক্ আমাকে। আমি এই দরজায় অপেক্ষা করে বসে থাকব।

গোঁসাই। দেবতার চেয়ে মান্থের 'পরে তোমার বিশ্বাস বেশি?

নন্দিনী। তোমাদের ঐ ধ্রজদশ্ভের দেবতা, সে কোনো দিনই নরম হবে না। কিন্তু জালের আড়ালের মান্ব চিরদিনই কি জালে বাঁধা থাকবে। যাও যাও, যাও। মান্বের প্রাণ ছিড়ে নিয়ে তাকে নাম দিয়ে ভোলাবার ব্যাবসা তোমার।

্রগোঁসাইয়ের প্রস্থান

#### ফাগ্লাল ও চন্দ্রর প্রবেশ

ফাগ্লোল। বিশ্ব তোমার সংখ্যে এল, সে এখন কোথায়। সত্য করে বলো। নিদনী। তাকে বন্দী করে নিয়ে গেছে। চন্দ্রা। রাক্ষসী, তুই তাকে ধরিয়ে দিয়েছিস। তুই ওদের চর। নিদনী। কোন্ মুখে এমন কথা বলতে পারলো। চন্দ্রা। নইলে এখানে তাের কী কাজ। কেবল সবার মন ভূলিয়ে ভূলিয়ে ঘ্রুরে বেড়াস। ফাগ্রলাল। এখানে সবাই সবাইকে সন্দেহ করে, কিন্তু তব্ব ভােমাকে আমি বিশ্বাস করে এসেছি। মনে মনে তােমাকে—সে কথা থাক্। কিন্তু আজ কেমনতরাে ঠেকছে যে।

নন্দিনী। হবে, তা হবে। আমার সঙ্গে এসেই বিপদে পড়েছে। তোমাদের কাছে নিরাপদে থাকত, সে কথা নিজেই বললে।

চন্দ্রা। তবে কেন আনলি ওকে ভুলিয়ে। সর্বনাশী!

নিদিনী। ও যে বললে, ও মুক্তি চায়।

চন্দ্রা। ভালো মৃত্তি দিয়েছিস ওকে।

নন্দিনী। আমি তো ওর সব কথা ব্রুকতে পারি নে, চন্দ্রা। ও কেন আমাকে বললে, বিপদের তলায় তালিয়ে গিয়ে তবে মৃতি। ফাগ্লাল, নিরাপদের মার থেকে মৃতি চায় যে মানুষ, আমি তাকে বাঁচাব কী করে।

চন্দ্র। ও-সব কথা বৃঝি নে। ওকে ফিরিয়ে যদি না আনতে পারিস মরবি, মরবি। তোর ঐ স্বন্দরপানা মুখখানা দেখে আমি ভূলি নে।

ফাগ্লোল। চন্দ্রা, মিছে বকাবকি করে কী হবে। কারিগরপাড়া থেকে দলবল জ্বটিয়ে আনি। বন্দীশালা চুরমার করে ভাঙব।

নন্দিনী। আমি যাব তোমাদের সংখ্যা।

**ফাগ্লাল।** की कत्रत्व यादा।

নিন্দনী। ভাঙতে যাব।

চন্দ্রা। ওগো, অনেক ভাঙন ভেঙেছ, মায়াবিনী। আর কাজ নেই।

## গোকুলের প্রবেশ

গোকুল। সবার আগে ঐ ডাইনীকে পর্বাড়য়ে মারতে হবে।

চন্দ্রা। মারবে? তাতে ওর শাহ্নিত হবে না। যে রূপ নিয়ে ও সর্বানাশ করে. সেই রূপটা দাও ঘ্রিয়ে। খ্রপো দিয়ে যেমন করে ঘাস নিড়োয়, তেমনি করে ওর রূপ দাও নিড়িয়ে।

গোকুল। তা পারি। একবার এই হাতুড়ির নাচনটা—

ফাগ্লোল। খবরদার! ওর গায়ে হাত দাও যদি তা হলে—

নিদ্দনী। ফাগ্নলাল, তুমি থামো। ও ভীর্, আমাকে ভর করে তাই আমাকে মারতে চায়। আমি ওর মারকে ভয় করি নে। কী করতে পারে কর্ক কাপ্রেষ।

গোকুল। ফাগ্লাল, এখনো তোমার চৈতন্য হয় নি! সদারকেই তুমি শত্রু বলে জান! তা হোক, যে শল্রু সহজ শত্রু তাকে শ্রুম্থা করি, কিন্তু তোমাদের ঐ মিণ্টিম্খী স্কুদরী--

নন্দিনী। সদারকৈ তোমার শ্রুখা! পায়ের তলাটাকে পায়ের তলার কাদার শ্রুখা খেরকম। যে দাস সে কখনো শ্রুখা করতে পারে?

ফাগ্নলাল। গোকুল, তোমার পৌর্ষ দেখাবার সময় এসেছে। কিন্তু বালিকার কাছে নয়। চলো আমার সংখ্য।

[ফাগ্লাল, চন্দ্রা ও গোকুলের প্রস্থান

#### একদল লোকের প্রবেশ

নিশ্দনী। ওগো, কোথায় চলেছ তোমরা।

প্রথম। ধ্রজাপ্জার নৈবেদ্য নিয়ে চলেছি।

নন্দিনী। রঞ্জনকে দেখেছ?

শ্বিতীয়। তাকে পাঁচ দিন আগে একবার দেখেছিল্ম, আর দেখি নি। ঐ ওনের জিজ্ঞাসা করো, হয়তো বলতে পারবে।

নিন্দনী। ওরা কারা। তৃতীয়। ওরা সূর্দারের ভোজে মদ নিয়ে যাচেছ।

(এই দলের প্রম্থান

#### অন্য দলের প্রবেশ

নিদ্নী। ওগো লাল-ট্রিপরা, রঞ্জনকে তোমরা দেখেছ?

প্রথম। সেদিন রাতে শম্ভু মোড়লের বাড়িতে দেখেছি।

নন্দিনী। এখন কোথায় আছে সে?

শ্বিতীয়। ঐ যে সর্দারনীদের ভোজে সাজ নিয়ে চলেছে, ওদের জিজ্ঞাসা করো, ওরা অনেক কথা শ্বনতে পায় যা আমাদের কানে পেশিছয় না।

(এই দলের প্রস্থান

#### অন্য দলের প্রবেশ

নন্দিনী। ওগো, রঞ্জনকে এরা কোথায় রেখেছে তোমরা কি জান।

প্রথম। চুপ চুপ।

নিন্দনী। তোমরা নিশ্চয় জান, আমাকে বলতেই হবে।

শ্বিতীয়। আমাদের কান দিয়ে যা ঢোকে মুখ দিয়ে তা বেরোয় না, তাই টি'কে আছি। ঐ যে অস্তের ভার নিয়ে আসছে, ওদের জিজ্ঞাস্য করো।

(এই দলের প্রস্থান

#### অন্য দলের প্রবেশ

निन्ननी। उर्गा, এकरें, थार्सा, वरन याउ तक्षन रकाथायः।

প্রথম। শোনো বলি, লগ্ন হয়ে এসেছে। ধ্বজাপ্জায় রাজাকে বেরোতেই হবে। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করো। আমরা শ্বর্টা জানি, শেষটা জনি নে।

[ প্রস্থান

নিদনী। (জানলায় ঘা দিয়ে) সময় হয়েছে, দরজা খোলো।

নেপথ্যে। আবার এসেছ অসময়ে। এখনি যাও, যাও তুমি।

নন্দিনী। অপেক্ষা করবার সময় নেই, শ্নতেই হবে আমার কথা!

নেপথ্য। কী বলবার আছে বাইরে থেকে বলে চলে যাও।

নন্দিনী। বাইরে থেকে কথার স্বর তোমার কানে পেণছয় না।

নেপথ্য। আজ ধরজাপ্জা, আমার মন বিক্ষিপ্ত কোরো না। প্জার ব্যাঘাত হবে। যাও, যাও! এখনি যাও।

নিদ্নী। আমার ভয় ঘুচে গেছে। অমন করে তাড়াতে পারবে না। মরি সেও ভালো, দরজা না খুলিয়ে নড়ব না।

নেপথ্যে। রঞ্জনকে চাও বর্ঝি? সর্দারকে বলে দিয়েছি, এখনি তাকে এনে দেবে। প্রজায় ্যাবার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে থেকো না। বিপদ ঘটবে।

নন্দিনী। দেবতার সময়ের অভাব নেই, পর্জাের জন্যে যর্গযর্গান্তর অপেক্ষা করতে পারেন। মানুষের দর্গথ মানুষের নাগাল চায় যে। তার সময় অঙ্প।

নেপথ্যে। আমি ক্লান্ত, ভারি ক্লান্ত। ধনজাপ্জায় অবসাদ খন্চিয়ে আসব। আমাকে দন্ধ ল কোরো না। এখন বাধা দিলে রথের চাকায় গন্ধিয়ে যাবে।

নন্দিনী। ব্কের উপর দিয়ে চাকা চলে যাক, নড়ব না।

নেপথ্যে। নন্দিনী, আমার কাছ থেকে তুমি প্রশ্রয় পেয়েছ, তাই ভয় কর না। আজ ভয় করতেই হবে।

নন্দিনী। আমি চাই, সবাইকে যেমন ভয় দেখিয়ে বেড়াও, আমাকেও তেমনি ভয় দেখাবে। তোমার প্রশ্নয়কে ঘ্ণা করি।

নেপথ্যে। ঘৃণা কর? স্পর্ধা চূর্ণ করব। তোমাকে আমার পরিচয় দেবার সময় এসেছে।
নিন্দনী। পরিচয়ের অপেক্ষাতেই আছি, খোলো শ্বার। (শ্বার উল্ঘাটন) ও কী! ঐ কে প'ড়ে!
রঞ্জনের মতো দেখছি যেন!

ताङा। की वलाल। तक्षन? कथानाई तक्षन नय।

নিদ্নী। হাঁ গো, এই তো আমার রঞ্জন।

त्राङ्गा। ७ किन वलाल ना ७ त नाम। किन धमन म्थर्ग करत धल।

নিদ্নী। জাগো রঞ্জন, আমি এসেছি তোমার সখী। রাজা, ও জাগে না কেন।

রাজা। ঠকিয়েছে। আমাকে ঠকিয়েছে এরা। সর্বনাশ! আমার নিজের যন্দ্র আমাকে মানছে না। ডাক্ তোরা, সর্দারকে ডেকে আন্, বে'ধে নিয়ে আয় তাকে।

নিশিনী। রাজা, রঞ্জনকে জাগিয়ে দাও, স্বাই বলে তুমি জাদ্ব জান, ওকে জাগিয়ে দাও।
রাজা। আমি যমের কাছে জাদ্ব শিথেছি, জাগাতে পারি নে। জাগরণ ঘ্রিচয়ে দিতেই পারি।
নিশিনী। তবে আমাকে ঐ ঘ্রমেই ঘ্রম পাড়াও। আমি সইতে পারছি নে। কেন এমন
স্বাশ করলে।

রাজা। আমি যৌবনকে মেরেছি— এতদিন ধরে আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে কেবল যৌবনকে মেরেছি। মরা-যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেছে।

নিশ্নী। ও কি আমার নাম বলে নি।

রাজা। এমন করে বলেছিল, সে আমি সইতে পারি নি। হঠাং আমার নাড়ীতে নাড়ীতে যেন আগ্নন জবলে উঠল।

নিশনী। (রঞ্জনের প্রতি) বার আমার, নীলকণ্ঠ পাখির পালক এই পরিয়ে দিলমুম তোমার চড়ায়। তোমার জয়য়ায়া আজ হতে শ্রু হয়েছে। সেই যায়ার বাহন আমি।—আহা, এই যে ওর হাতে সেই আমার রক্তকরবার মঞ্জরী। তবে তো কিশোর ওকে দেখেছিল। সে কোথায় গেল। রাজা, কোথায় সেই বালক।

রাজা। কোন্বালক।

र्नान्मनी। **य वानक এই ফ্রলের মঞ্জরী রঞ্জনকে এনে** দিয়েছিল।

রাজা। সে যে অশ্ভূত ছেলে। বালিকার মতো তার কচি ম্খ্ কিন্তু উন্ধত তার বাক্য। সে স্পর্ধা করে আমাকে আক্রমণ করতে এসেছিল।

নিশ্নী। তার পরে? কী হল তার। বলো কী হল। বলতেই হবে, চুপ করে থেকো না। রাজা। বৃদ্বৃদের মতো সে লূম্ত হয়ে গেছে।

নিদ্নী। রাজা, এইবার সময় হল।

রাজা। কিসের সময়।

নন্দিনী। আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই।

রাজা। আমার সঙ্গে লড়াই করবে তুমি! তোমাকে যে এই মুহুতে হি মেরে ফেলতে পারি। নন্দিনী। তার পর থেকে মুহুতে মুহুতে আমার সেই মরা তোমাকে মারবে। আমার অস্ত্র নেই, আমার অস্ত্র মুত্যু।

রাজা। তা **হলে কাছে এসো। সাহস আছে** আমাকে বিশ্বাস করতে? চলো আমার সপ্তো। আজ আমাকে তোমার সাথী করো, নিন্দন।

নন্দিনী। কোথায় যাব?

রাজা। আমার বির্দেখ লড়াই করতে, কিন্তু আমারই হাতে হাত রেখে। ব্রতে পারছ না?

সেই লড়াই শ্রের্ হয়েছে। এই আমার ধর্জা, আমি ভেঙে ফেলি ওর দশ্ড, তুমি ছি'ড়ে ফেলো ওর কেতন। আমারি হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মার্ক, মার্ক, সম্পূর্ণ মার্ক তাতেই আমার মারিঃ।

দলের লোক। মহারাজ, এ কী কান্ড। এ কী উন্মন্ততা। ধনুজা ভাঙলেন! আমাদের দেবতার ধনুজা, যার অজেয় শলোর এক দিক পৃথিবীকে অন্য দিক স্বর্গকে বিশ্ব করেছে, সেই আমাদের মহাপবিত্র ধনুজদন্ড! পনুজার দিনে কী মহাপাতক! চলা, সদারিদের খবর দিই গে।

[ প্রস্থান

রাজা। এখনো অনেক ভাঙা বাকি, তুমিও তো আমার সঙ্গে যাবে নান্দনী, প্রলয়পথে আমার দীপশিখা?

নিন্দনী। যাব আমি।

### ফাগ্লালের প্রবেশ

ফাগ্নাল। বিশ্বেক ওরা কিছ্বতেই ছেড়ে দেবে না। এ কে। এই ব্রিঝ রাজা? ডাকিনী, ওর সংগ্য প্রামশ চলছে! বিশ্বাস্থাতিনী!

রাজা। কী হয়েছে তোমাদের। কী করতে বেরিয়েছ।

ফাগ্নেলাল। বন্দীশালার দরজা ভাঙতে, মরি তব্ব ফিরব না।

রাজা। ফিরবে কেন। ভাঙার পথে আমিও চলেছি। ঐ তার প্রথম চিহ্ন। আমার ভাঙা ধ্বজা, আমার শেষ কীর্তি।

ফাগ্র্লাল। নন্দিন, ভালো ব্রঝতে পারছি নে। আমরা সরল মান্য, দয়া করো, আমাদের ঠকিয়ো না। তুমি যে আমাদেরই ঘরের মেয়ে।

নিদিনী। ফাগ্মভাই, তোমরা তো মৃত্যুকেই পণ করেছ, ঠকবার তো কিছ্মই বাকি রাখলে না। ফাগ্মলাল। নিদিন, তুমিও তবে আমাদের সংগ্যে সংগ্যে চলো।

নন্দিনী। আমি তো সেইজন্যেই বে'চে আছি। ফাগ্নুলাল, আমি চেয়েছিল্ম রঞ্জনকে তোমাদের সকলের মধ্যে আনতে। ঐ দেখো, এসেছে আমার বীর, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে।

ফাগ্লাল। সর্বনাশ! ঐ কি রঞ্জন! নিঃশব্দ পড়ে আছে!

নিদিনী। নিঃশব্দ নয়। মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠন্বর আমি যে এই শ্ননতে পাচছি। রঞ্জন বে'চে উঠবে— ও কখনো মরতে পারে না!

ফাগ্লোল। হায় রে নন্দিনী, স্ন্দরী আমার! এইজনাই কি তুমি এতদিন অপেক্ষা করে ছিলে আমাদের এই অন্ধ নরকে।

নিশ্নী। ও আসবে বলে অপেক্ষা করে ছিল্ম, ও তো এল। ও আবার আসার জন্যে প্রস্তুত হব, ও আবার আসবে।— চন্দ্র কোথায়, ফাগ্লোল।

ফাপ্লোল। সে গেছে গোকুলকে নিয়ে সর্দারের কাছে কাঁদাকাটি করতে। সর্দারের 'পরে তাদের অগাধ বিশ্বাস।— কিশ্তু মহারাজ, ভুল বোঝ নি তো? আমরা তোমারই বন্দীশালা ভাঙতে বেরিয়েছি।

রাজা। হাঁ, আমারই বন্দীশালা। তোমাতে আমাতে দ্বন্ধনে মিলে কাজ করতে হবে। একলা তোমার কাজ নয়।

काग्रनान। मर्नात्रता थवत পেলেই ঠেকাতে আসবে।

রাজা। তাদের সঙ্গে আমার লড়াই।

ফাগ্রলাল। সৈন্যেরা তো তোমাকে মানবে না।

রাজা। একলা লড়ব, সঙ্গে তোমরা আছ।

ফাগ্লাল। জিততে পারবে?

রাজা। মরতে তো পারব। এতদিনে মরবার অর্থ দেখতে পেয়েছি—বৈচিছ।

ফাগ্নলাল। রাজা, শ্নতে পাচ্ছ গর্জন?

রাজা। ঐ যে দেখছি, সদার সৈন্য নিয়ে আসছে। এত শিগ্গির কী করে সম্ভব হল। আগে থাকতেই প্রস্তুত ছিল, কেবল আমিই জানতে পারি নি। ঠকিয়েছে আমাকে। আমারই শব্তি দিয়ে আমাকে বে'ধেছে।

ফাগ্লোল। আমার দলবল তো এখনো এসে পে<sup>4</sup>ছল না।

রাজা। সর্দার নিশ্চয় তাদের ঠেকিয়ে রেখেছে। আর তারা পেণছবে না।

নিন্দিনী। মনে ছিল, বিশ্ব পাগলকে তারা আমার কাছে এনে দেবে। সে কি আর হবে না।

রাজা। উপায় নেই। পথঘাট আটক করতে সর্দারের মতো কাউকে দেখি নি।

ফাগ্রলাল। তা হলে চলো নন্দিনী, তোমাকে নিরাপদ জায়গায় রেখে এসে তার পরে যা হয় হবে। সদার তোমাকে দেখলে রক্ষা থাকবে না।

নিদ্দনী। একা আমাকেই নিরাপদের নির্বাসনে পাঠাবে? ফাগ্র্লাল, তোমাদের চেয়ে সর্দার ভালো, সেই আমার জয়যাত্রার পথ খুলে দিলে। সর্দার, সর্দার!— দেখো, ওর বর্শার আগে আমার কুন্দফ্র্লের মালা দ্বিলয়েছে। ঐ মালাকে আমার ব্বকের রক্তে রক্তকরবীর রঙ করে দিয়ে যাব।— সর্দার! আমাকে দেখতে পেয়েছে। জয় রঞ্জনের জয়!

দ্রেত প্রস্থান

রাজা। নন্দিনী।

[ প্রস্থান

#### অধ্যাপকের প্রবেশ

ফাগ্লাল। কোথায় ছ্বটেছ, অধ্যাপক।

অধ্যাপক। কে যে বললে, রাজা এতদিন পরে চরম প্রাণের সন্ধান পেয়ে বেরিয়েছে— প্র্বিথপত্র ফেলে সংগ নিতে এলুম।

ফাগ্লোল। রাজা তো ঐ গেল মরতে, সে নন্দিনীর ডাক শ্নেছে।

অধ্যাপক। তার জাল ছি'ড়েছে। নিন্দনী কোথায়।

ফাগ্মলাল। সে গেছে সবার আগে। তাকে আর নাগাল পাওয়া যাবে না।

অধ্যাপক। এইবারই পাওয়া যাবে। আর এড়িয়ে যেতে পারবে না, তাকে ধরব।

[ প্রস্থান

## বিশ্বর প্রবেশ

বিশ্ব। ফাগ্রলাল, নন্দিনী কোথায়।

ফাগ্লাল। তুমি কী করে এলে।

বিশ্। আমাদের কারিগররা বন্দীশালা ভেঙে ফেলেছে। তারা ঐ চলেছে লড়তে। আমি নন্দিনীকে থাজতে এলুম। সে কোথায়।

ফাগ্মলাল। সে গেছে সকলের আগে এগিয়ে।

বিশ্ব। কোথায়।

ফাগ্লাল। শেষ ম্বিতে া বিশ্ব, দেখতে পাচ্ছ ওখানে কে শ্বয়ে আছে?

বিশ্ব। ও যে রঞ্জন!

ফাগ্লাল। ধ্লায় দেখছ ঐ রক্তের রেখা?

বিশ্ব। ব্ৰেছি, ঐ তাদের পরম মিলনের রক্তরাখী। এবার আমার সময় এল একলা মহা-যাত্রার। হয়তো গান শ্বনতে চাইবে। আমার পাগলি! আয় রে ভাই, এবার লড়াইয়ে চল্।

काग्लाल। निम्मनीत क्या।

বিশ্র। নশিদনীর জয়।

Or MANUAL अल्टा अल्टा अलिए लाए। conviv prof! andi אינוי צינוע एर पर में हे के अर बुद्धार काउं. श्व अवं एक् क्या अंग्रेनायः ; विक्रिकार कर स्था । अपने नहर सम्बद्धा हु अरे प्राक्ष्य था । **क्र**ांच वासी ग्रेश। क्षित्रक्षं क्षा क्षा न्यायां कि वैही अस्तिका है खिन आयं जार शहर भाग आहे estable anigh nucur श्वानित कि है?

'রঙকরবী'-পা-ভূলিপির এক প্রতা

ফাগ্নলাল। আর, ঐ দেখো, ধ্নায় লন্টচ্ছে তার রক্তকরবীর কৎকণ। ডান হাত থেকে কখন খসে পড়েছে। তার হাতখানি আজ সে রিক্ত করে দিয়ে চলে গেল।

বিশ্ব। তাকে বলেছিল্বম, তার হাত থেকে কিছ্ব নেব না। এই নিতে হল, তার শেষ দান।

প্রেম্থান

দ্রে গান
পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে,
আয় আয় আয় ।
ধ্লার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি হায় হায় হায় ৷

# নবীন

প্রকাশ : ১৯৩২

অভিনয়পত্তীর্পে প্রথম প্রকাশ (চৈত্র ১৩৩৭)। বনবাণী-গ্রন্থভৃত্তিকালে পাঠের পরিবর্তন ঘটে। প্রথমে 'বনবাণী'র পাঠ এবং পরিশিশ্টে অভিনয়-পত্তীর পাঠ মুদ্রিত হল। 'নবীন' গ্রন্থে বা অন্য গ্রন্থে যে-সব গান স্থান পেয়েছে তার প্রথম ছত্র উল্লিখিত; 'হৃদয় আমার ওই বৃনি তোর বৈশাখী ঝড় আসে' গানের পাঠান্তর এবং নবর্রচিত 'বেদনা কী ভাষায় রে' গানিটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হল।

## প্রথম পর্ব

বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী,
দিকপ্রান্তে, বনপ্রান্তে,
শ্যাম প্রান্তরে, আমুছারে,
সরোবরতীরে, নদীনীরে,
নীল আকাশে, মলয়বাতাসে
ব্যাপিল অনন্ত তব মাধ্রী।
নগরে গ্রামে কাননে,
দিনে নিশীথে,
পিকসংগীতে ন্তাগীতকলনে
বিশ্ব আনন্দিত—
ভবনে ভবনে
বীণাতান রগ-রগ ঝংকৃত।
মধ্মদমোদিত হদয়ে হদয়ে রে
নবপ্রাণ উচ্ছবসিল আজি,

বিচলিত চিত উচ্ছলি উদ্মাদনা ঝন-ঝন ঝনিল মঞ্জীরে মঞ্জীরে।

শ্বনেছ অলিমালা, ওরা ধিকার দিছে ঐ ও পাড়ার মল্লের দল; তোমাদের চাপল্য তাদের ভালো লাগছে না। শৈবালগ্ছেবিলম্বী ভারী ভারী সব কালো কালো পাথরগ্বলার মতো তমিপ্রগহন গাম্ভীযে ওরা গৃহাম্বারে জ্কুটি প্রিজত করে বসে আছে। কলহাস্যচণ্ডলা নির্মারিণী ওদের নিষেধ লংঘন করেই বেরিয়ে পড়্বক এই আনশ্দময় বিশেবর আনশ্দপ্রহাহ দিকে দিগণ্ডে বইয়ে দিতে, নাচে গানে কল্লোলে হিল্লোলে; চুর্ণ চুর্ণ স্থের আলো উদ্বেল তরংগভংগের অঞ্জলিবিক্ষেপে ছড়িয়ে ছড়িয়ে নির্দেশ হয়ে য়েতে। এই আনশ্দ-আবেগের অন্তরে অন্তরে যে অক্ষয় শোর্ষের অন্পেরণা আছে সেটা ও পাড়ার শাস্ববচনের বেড়া এড়িয়ে চলে গেল। ভয় কোরো না তোমরা, যে রসরাজের নিমন্ত্রণ এসেছ তাঁর প্রসমতা যেমন আজ নেমেছে আমাদের নিকুঞ্জে ঐ অন্তঃস্মিত গন্ধরাজম্বুক্লের প্রচ্ছেম গন্ধরেণ্তে, তেমনি নাম্বক তোমাদের কণ্ঠে, তোমাদের দেহলতার নির্ম্থনটনোংসাহে। সেই যিনি স্বেরর গ্রুর্, তাঁরই চরণে তোমাদের ন্তের নৈবেদ্য আজ নির্মারিত করে দাও।

স্বরের গ্রুর্, দাও গো স্বরের দীক্ষা—
মোরা স্বরের কাঙাল, এই আমাদের ভিক্ষা।
মন্দাকিনীর ধারা
উধার শ্বতারা
কনকচাপা কানে কানে যে সূর পেল শিক্ষা।

তোমার সারে ভরিয়ে নিয়ে চিত্ত যাব যেথায় বেসার বাজে নিতা। কোলাহলের বেগে ঘুর্ণি উঠে জেগে, নিয়ো তুমি আমার বীণার সেইখানেই পরীক্ষা।

তুমি সন্দর যৌবনঘন,
রসময় তব মন্তির্,
দৈন্যভরণ বৈভব তব
অপচয়পরিপন্তি।
ন্ত্য গীত কাব্য ছন্দ
কলগন্ত্রন বর্ণ গন্ধ
মরণহীন চিরনবীন
তব মহিমাস্ফ্রতিঃ

ও দিকে আধ্বনিক আমলের বারোয়ারির দল বলছে, উৎসবে নতুন কিছ্ব চাই। কোণা-কাটা ত্যাড়াবাঁকা দ্ম্দাম্-করা কড়া-ফ্যাশানের আহেলা বেলাতি নতুনকে না হলে তাদের শ্বকনো মেজাজে জাের পেণিচছে না। কিন্তু, যাঁদের রসবেদনা আছে তাঁরা কানে কানে বলে গেলেন, আমরা নতুন চাই নে, আমরা চাই নবীনকে। এ'রা বলেন, মাধবী বছরে বছরে বাঁকা করে খােঁচা মেরে সাজ বদলায় না, আশােক পলাশ একই প্রাতন রঙে নিঃসংকাচে বারে বারে রঙিন। চিরপ্রাতনী ধরণী চিরপ্রাতন নবীনের দিকে তাকিয়ে বলছে, 'লাখ লাখ য্গ হিয়ে হিয়ে রাখন্ তব্ হিয়া জ্ড়ন না গেল!' সেই নিত্যনিন্দত সহজশােভন নবীনের উদ্দেশে তােমাদের আত্মনিবেদনের গান শ্রু করে দাও।

আন্ গো তোরা কার কী আছে,
দেবার হাওয়া বইল দিকে দিগদতরে—
এই স্ক্রময় ফ্রায় পাছে।
কুঞ্জবনের অঞ্জলি যে ছাপিয়ে পড়ে,
পলাশকানন ধৈর্য হারায় রঙের ঝড়ে,
বেণ্র শাখা তালে মাতাল পাতার নাচে।

প্রজাপতি রঙ ভাসালো নীলাম্বরে, মৌমাছিরা ধর্নি উড়ায় বাতাস-'পরে। দখিন হাওয়া হে'কে বেড়ায় 'জাগো জাগো', দোয়েল কোয়েল গানের বিরাম জানে না গো, রক্তরঙের জাগল প্রলাপ অশোক গাছে।

আজ বরবর্ণনী অশোকমঞ্জরী তার চেলাগুল-আন্দোলনের সংগ্য সপ্যে আকাশে রম্ভরগুর কিপিকণীঝংকার বিকীর্ণ করে দিলে; কুঞ্জবনের শিরীষবীথিকায় আজ সৌরভের অপরিমেয় দাক্ষিণ্য। ললিতিকা, আমরাও তো শ্ন্য হাতে আসি নি। মাধ্যের অতল সম্দ্রে আজ দানের জোয়ার লেগেছে, আমরাও ঘাটে ঘাটে দানের বোঝাই তরীর রশি খসিয়ে দিয়েছি। যে নাচের তরপ্যে তারা ভেসে পড়ল সেই নাচের ছন্দটা, কিশোর, দেখিয়ে দাও।

ফাপনুন, তোমার হাওয়ায় হাওয়ায়
করেছি-যে দান
আমার আপনহারা প্রাণ,
আমার বাঁধন-ছে ডা প্রাণ।
তোমার অশোকে কিংশনুকে
অলক্ষ্য রঙ লাগল আমার অকারণের সনুথে,
তোমার ঝাউয়ের দোলে
মম্বিয়া ওঠে আমার দুঃখ্রাতের গান।

# প্রিমাসন্ধ্যার

তোমার রজনীগন্ধার
রশেসাগরের পারের পানে উদাসী মন ধার।
তোমার প্রজাপতির পাথা
আমার আকাশ-চাওরা মুখিচোথের রভিন স্বপন-মাখা—
তোমার চাঁদের আলোর
মিলার আমার দুঃখস্থের সকল অবসান।

ভরে দাও, একেবারে ভরে দাও গো, 'প্যালা ভর ভর লায়ী রে'। প্রের উৎসবে দেওরা আর পাওয়া, একেবারে একই কথা। ঝর্নার এক প্রান্তে কেবলই পাওয়া অন্তভেদী শিখরের দিক থেকে, আর-এক প্রান্তে কেবলই দেওয়া অতলম্পর্শ সম্বদ্রের দিকপানে। এই ধারার মাঝখানে শেষে বিচ্ছেদ নেই। অন্তহীন পাওয়া আর অন্তহীন দেওয়ার নিরবচ্ছিল্ল আবর্তন এই বিশ্ব। আমাদের গানেও সেই আবৃত্তি, কেননা, গান তো আমরা শৃথ্ব কেবল গাই নে, গান-যে আমরা দিই, তাই গান আমরা পাই।

গানের ডালি ভরে দে গো উষার কোলে— আয় গো তোরা, আয় গো তোরা, আয় গো চলে। চাঁপার কলি চাঁপার গাছে স্বরের আশায় চেয়ে আছে, কান পেতেছে নতুন পাতা গাইবি ব'লে।

কমলবরন গগনমাঝে কমলচরণ ওই বিরাজে। ওইখানে তোর স্বর ভেসে যাক, নবীন প্রাণের ওই দেশে যাক, ওই যেখানে সোনার আলোর দ্বরার খোলে।

মধ্বিমা, দেখো দেখো, চন্দ্রমা তিথির পর তিথি পেরিয়ে আজ তার উৎসবের তরণী প্রিনার ঘাটে পেণিছিয়ে দিয়েছে। নন্দনবন থেকে কোমল আলোর শ্রু স্কুমার পারিজাতস্তবকে তার ডালি ভরে আনল। সেই ডালিখানিকে ঐ কোলে নিয়ে বসে আছে কোন্ মাধ্রীর মহাশ্বেতা। রাজহংসের ডানার মতো তার লঘ্ব মেঘের শ্রু বসনাগুল গ্রুত হয়ে পড়েছে ঐ আকাশে, আর তার বীণার রুপোর তন্তুগর্নিতে অলস অংগ্রিলক্ষেপে থেকে থেকে গ্রেজরিত হচ্ছে বেহাগের তান।

নিবিড় অমা-তিমির হতে বাহির হল জোয়ারস্রোতে শকুরাতে চাঁদের তরণী। ভরিল ভরা অর্প ফ্লে, সাজালো ডালা অমরাক্লে আলোর মালা চামেলিবরনী শকুরাতে চাঁদের তরণী।

তিথির পরে তিথির ঘাটে
আসিছে তরী দোলের নাটে,
নীরবে হাসে স্বপনে ধরণী।
উৎসবের পসরা নিয়ে
প্রিমার ক্লেতে কি এ
ভিড্লি শেষে তন্দাহরণী
শ্রুকরাতে চাদের তরণী।

দোল লেগেছে এবার। পাওয়া আর না-পাওয়ার মাঝখানে এই দোল। এক প্রান্তে মিলন আরএক প্রান্তে বিরহ, এই দুই প্রান্ত স্পর্শ করে দুলছে বিশেবর হৃদয়। পরিপূর্ণ আর অপূর্ণের
মাঝখানে এই দোলন। আলোতে ছায়াতে ঠেকতে ঠেকতে রূপ জাগছে জীবন থেকে মরণে, বাহির
থেকে অন্তরে। এই ছন্দটি বাঁচিয়ে যে চলতে চায় সে তো যাওয়া-আসার ন্বার খোলা রেখে দেয়।
কিন্তু, ঐ-যে হিসাবি মানুষটা ন্বারে শিকল দিয়ে আঁক পাড়ছে তার শিকল-নাড়া দাও তোময়া।
ঘরের লোককে অন্তত আজ একদিনের মতো ঘরছাড়া করো।

ওরে গৃহবাসী, তোরা খোল্ দ্বার খোল্, লাগল-যে দোল। স্থলে জলে বনতলে লাগল-যে দোল। খোল্ দ্বার খোল্।

রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোকে পলাশে, রাঙা নেশা মেঘে মেশা প্রভাত-আকাশে, নবীন পাতায় লাগে রাঙা হিল্লোল। খোল্ শ্বার খোল্।

বেণ্বেন মর্মারে দখিনবাতাসে, প্রজাপতি দোলে ঘাসে ঘাসে— মউমাছি ফিরে যাচি ফ্লের দখিনা, পাখার বাজার তার ভিখারীর বীণা, মাধবীবিতানে বার্ গণ্থে বিভোল। খোল্ দ্বার খোল্। নবীন ২৪৩

আমি সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়,
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি পথে যে জন ভাসায়।
যে জন দেয় না দেখা, যায় যে দেখে,
ভালোবাসে আড়াল থেকে,
আমার মন মজেছে সেই গভীরের
গোপন ভালোবাসায়।

সর্বনাশের ব্রত যাদের তাদের ভয় ভাঙিয়ে দাও। কারো কারো যে দ্বিধা ঘোচে না। ঐ দেখো-না পাতার আড়ালে মাধবী। ঐ অবগৃহিঠতাদের সাহস দাও। শ্বনছ না বকুলগ্বলো ঝরতে ঝরতে বলছে যা হয় তা হোক গে', আমের মৃকুল বলে উঠছে কিছ্ হাতে রাখব না'। যারা কৃপণতা করবে তাদের সময় বয়ে যাবে।

হে মাধবী, দ্বিধা কেন—আসিবে কি ফিরিবে কি—
আভিনাতে বাহিরিতে মন কেন গেল ঠেকি।
বাতাসে ল্কায়ে থেকে
কে-যে তোরে গেছে ডেকে,
পাতায় পাতায় তোরে পর সে-যে গেছে লেখি।

কথন্ দখিন হতে কে দিল দ্যার ঠেলি,
চমকি উঠিল জাগি চামেলি নয়ন মেলি।
বকুল পেয়েছে ছাড়া,
করবী দিয়েছে সাড়া,
শিরীষ শিহরি উঠে দ্র হতে কারে দেখি।

তুমি কোন্ভাঙনের পথে এলে স্কুত রাতে, আমার ভাঙল যা তাই ধন্য হল চরণপাতে।

নন্দিনী, ঐ দেখে নাও শিশ্বর লীলা, ঐ-যে কচি কিশলয়-

শ্যামল কোমল চিকন র্পের নবীন শোভা— দেখে যা— কল-উতরোল চঞ্চলদোল ওই-যে বোবা।

শিশ্ব হয়ে এসেছে চিরনবীন, কিশলয়ে তার ছেলেখেলা জমাবার জন্যে। দোসর হয়ে তার সঙ্গে যোগ দিল ঐ স্থের আলো, সেও সাজল শিশ্ব, সারাবেলা সে কেবল ঝিকিমিকি করছে। সেই তো তার কলপ্রলাপ। ওদের নাচে নাচে মুখরিত হয়ে উঠল প্রাণগীতিকার প্রথম ধুয়োটি।

ওরা অকারণে চণ্ডল।

ডালে ডালে দোলে বায়্বিফ্লোলে

নবপল্লবদল।

ছড়ায়ে ছড়ায়ে ঝিকিমিকি আলো

দিকে দিকে ওরা কী খেলা খেলালো—
মর্মারতানে প্রাণে ওরা আনে
কৈশোরকোলাহল।
ওরা কান পেতে শোনে গগনে গগনে
নীরবের কানাকানি,
নীলিমার কোন্ বাণী।
ওরা প্রাণঝরনার উচ্ছল ধার
ঝারিয়া ঝারিয়া বহে আনিবার,
চিরতাপাসনী ধরণীর ওরা
শ্যানশিখা হোমানল।

দীর্ঘ শ্না পথটাকে এতদিন ঠেকেছিল বড়ো কঠিন, বড়ো নিষ্ঠার। আজ তাকে প্রণাম। পথিককে সে তো অবশেষে এনে পেশিছিয়ে দিলে। কিন্তু, ভূলব কেমন করে যে, যে পথ কাছে নিয়ে আসে সেই পথই দ্বে নিয়ে যায়—তাই মনে হয়, ঘরের মধ্যে নিশ্চল হয়ে মিলন স্থায়ী হয় না, পথে বেরিয়ে পড়লে তবেই পথিকের সঙ্গে বিচ্ছেদ এড়ানো যায়। তাই আজ পথকেই প্রণাম।

> মোর পথিকেরে ন্,ির এনেছ এবার কর্ণ রঙিন পথ। এসেছে এসে:ছ অপ্যানে, মোর দ্বারে লেগেছে রথ।

সে-যে সাগরপারের বাণী
মোর পরানে দিরেছে আনি,
তার আঁখির তারায় যেন গান গায়
অলগ্য পর্বত।

দ্বংখস্বথের এপারে ওপারে দোলায় আমার মন, কেন অকারণ অগ্রহুদলিলে ভরে যায় দ্বানয়ন। ওগো নিদার্ণ পথ, জানি, জানি, প্ন নিয়ে হাবে টানি তারে, চিরদিন মোর যে দিল ভরিয়া যাবে সে স্বপনবং।

> বাতাসের চলার পথে যে মুকুল পড়ে ঝরে, তা নিয়ে তোমার লাগি রেখেছি ডালি ভরে।

ট্করো ট্করো স্থদ্ঃথের মালা গাঁথব— সাতনরী হার পরাব তোমাকে মাধ্যের মুক্তোগর্লি চুনে নিয়ে। ফাগ্নের ভরা সাজির উদ্বৃত্ত থেকে তুলে নেব বনের মর্মর, বাণীর স্তে গেথে বেধে দেব তোমার মণিবশ্বে। হরতো আবার আর-বসন্তেও সেই আমার দেওয়া ভূষণ প'রেই তুমি আসবে। আমি থাকব না, কিন্তু কী জানি আমার দানের ভূষণ হয়তো থাকবে তোমার দক্ষিণ হাতে।

ফাগ্রনের নবীন আনন্দে গানখানি গাঁথিলাম ছন্দে। দিল তারে বনবীথি কোকিলের কলগীতি, ভারি দিল বকুলের গন্ধে।

মাধবীর মধ্ময় মশ্ত রঙে রঙে রাঙালো দিগশত। বাণী মম নিল তুলি পলাশের কলিগঢ়াল, বেশ্ধে দিল তব মণিবন্ধে।

# দিবতীয় পর্ব

কেন ধরে রাখা, ও-যে যাবে চলে।
মিলনলগন গত হলে।
স্বপনশেষে নয়ন মেলো,
নিব্ব নিব্ব দীপ নিবায়ে ফেলো,
কী হবে শ্বকানো ফ্রলনলে।

এখনো কোকিল ডাকছে, এখনো শিরীষবনের প্রংপাঞ্জলি উঠছে ভরে ভরে, তব্ এই চণ্ডলতার অন্তরে অন্তরে একটা বেদনা শিউরিয়ে উঠল। বিদায়দিনের প্রথম হাওয়া অশথগাছের পাতায় পাতায় ঝর ঝর করে উঠছে। সভার বীণা ব্ঝি নীরব হবে, দিগন্তে পথের একতারার স্বর বাঁধা হচ্ছে— মনে হচ্ছে, যেন বসন্তী রঙ শ্লান হয়ে গের্য্য রঙে নামল।

চলে যায়, মার হায়, বসন্তের দিন।
দ্রে শাখে পিক ডাকে বিরামবিহীন।
অধীর সমীরভরে
উচ্ছবসি বকুল ঝরে,
গশ্সনে হল মন স্দ্রে বিলীন।

প্রাকিত আয়বীথি ফাল্গানেরই তাপে, মধ্বকরগ্প্পরণে ছায়াতল কাঁপে। কেন জানি অকারণে সারাবেলা আনমনে পরানে বাজায় বীণা কে গো উদাসীন।

বিদায় দিয়ো মোরে প্রসন্ন আলোকে, রাতের কালো আঁধার ফেন নামে না ওই চোখে।

হে স্বন্দর, যে কবি তোমার অভিনন্দন করছে এসেছিল তার ছাটি মঞ্চার হল। তার প্রণাম

তুমি নাও। তার আপন গানের বন্ধনেই চিরদিন সে বাঁধা রইল তোমার দ্বারে। তার স্ক্রের রাখী তুমি গ্রহণ করেছ আমি জানি; তার পরিচয় রইল তোমার ফ্লে ফ্লেল, তোমার পদপাতকম্পিত শ্যামল শব্পবীথিকায়।

বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক—
যায় যদি সে যাক।
রইল তাহার বাণী, রইল ভরা স্বরে,
রইবে না সে দ্রে—
হদয় তাহার কুঞ্জে তোমার
রইবে না নির্বাক্।
ছন্দ তাহার রইবে বেবচ
কিশলয়ের নবীন নাচে নেচে নেচে।
তারে তোমার বীণা যায় না যেন ভূলে,
তোমার ফ্লে ফ্লে
মধ্করের গ্রেজারণে বেদনা তার থাক্।

তবে শেষ করে দাও শেষ গান,
তার পরে যাই চলে।
তুমি ভূলো না গো এ রজনী
আজ রজনী ভোর হলে।

এর ভয় হয়েছে সব কথা বলা হল না। এ দিকে বসন্তের পালা সাংগ হল। ত্বরা কর্ গো, ত্বা কর্—বাতাস তংত হয়ে এল, এইবেলা রিঞ্ভ হবার আগে অঞ্জলি পূর্ণ করে দে— তার পরে আছে কর্ণ ধ্লি তার আঁচল বিছিয়ে।

যখন মল্লিকাবনে প্রথম ধরেছে কলি
তোমার লাগিয়া তথনি বন্ধ্,
বে'ধেছিন্ অঞ্জলি।
তথনো কুহেলিজালে
সথা, তরুণী উষার ভালে
শিশিরে শিশিরে অরুণমালিকা
উঠিতেছে ছলছলি।

এখনো বনের গান
বন্ধ্ব, হয় নি তো অবসান,
তব্ব এখনি যাবে কি চলি।
ও মোর কর্ণ বল্পিকা,
তোর শ্রান্ত মল্লিকা
ঝরো-ঝরো হল, এই বেলা তোর
শেষ কথা দিস বলি।

'শ্বেকনো পাতা কে যে ছড়ায় ওই দ্বের' বসল্তের ভূমিকায় ঐ পাতাগ্বলি একদিন আগমনীর

গানে তাল দিয়েছিল, আজ তারা যাবার পথের ধ্লিকে ঢেকে দিল, পায়ে প্রায়ে প্রণাম করতে লাগল বিদায়পথের পথিককে। নবীনকে সম্ব্যাসীর বেশ পরিয়ে দিয়ে বললে, 'তোমার উদয় স্ক্রর, তোমার অসতও স্ক্রর।'

বারা পাতা গো, আমি তোমারি দলে।
আনেক হাসি অনেক অগ্রাক্তলে
ফাগ্ন দিল বিদায়মন্ত্র
আমার হিয়াতলে।
বারা পাতা গো, বসনতী রঙ দিয়ে
শোষের বেশে সেক্তেছ তুমি কী এ!
খোলিলে হোলি ধ্লায় ঘাসে ঘাসে
বসন্তের এই চরম ইতিহাসে।
তোমারি মতো আমারো উত্তরী
আগ্ন রঙে দিয়ো রঙিন করি,
অস্তরবি লাগাক পরশর্মাণ
প্রাণের মম শেষের সম্বলে।

সে-যে কাছে এসে চলে গেল তব্ব জাগি নি। কী ঘ্ন তোৱে পেয়েছিল হতভাগিনী!

মন ছিল স্কৃত, কিন্তু শ্বার ছিল খোলা, সেইখান দিয়ে কার নিঃশব্দ চরণের আনাগোনা। জেগে উঠে দেখি ভূ'ইচাপা ফ্লের ছিল্ল পাপড়ি ল্বটিয়ে আছে তার যাওয়ার পথে। আর দেখি, ললাটে পরিয়ে দিয়ে গেছে বরণমালা, তার শেষ দান, কিন্তু এ-যে বিরহের মালা।

কখন দিলে পরায়ে
স্বপনে বরণমালা, ব্যথার মালা।
প্রভাতে দেখি জেগে
অর্ণ মেঘে
বিদায়বাঁশরি বাজে অশ্রু-গালা।
গোপনে এসে গেলে
দেখি নাই আঁখি মেলে।
আঁধারে দ্বংখডোরে
বাঁধিল মোরে,
ভূষণ পরালে বিরহবেদন-ঢালা।

হে বনম্পতি শাল, অবসানের অবসাদকে তুমি দরে করে দিলে। তোমার অক্লান্ত মঞ্জরীর মধ্যে উৎসবের শেষবেলাকার ঐশ্বর্য, নবীনের শেষ জয়ধর্নি তোমার বীরকন্ঠে। অরণ্যভূমির শেষ আনন্দিত বাণী তুমি শ্রনিয়ে দিলে যাবার পথের পথিককে, বললে 'প্রদর্শনায়'। তোমার আনন্দের সাহস বিচ্ছেদের সামনে এসে মাথা তুলে দাঁড়াল।

ক্লান্ত যথন আয়্মকলির কাল, মাধবী ঝরিল ভূমিতলে অবসন্ন, সোরভধনে তখন তুমি হৈ শাল,
বসকে কর ধন্য।
সাল্থনা মাগি দাঁড়ায় কুঞ্জভূমি
রিস্তবেলায় অঞ্চল যবে শ্ন্য—
বনসভাতলে সবার উধের তুমি;
সব অবসানে তোমার দানের প্রণ্য।

এইবার শেষ দেওয়া-নেওয়া চুকিয়ে দাও। দিয়ে যাও তোমার বাহিরের দান, উত্তরীয়ের স্ক্রণধ, বাঁশির গান, আর নিয়ে যাও **আমার অ**শ্তরের বেদনা নীরবতার ডালি থেকে।

তুমি কিছু দিয়ে যাও
মোর প্রাণে গোপনে গো।
ফুলের গান্ধে, বাশির গানে,
মমরমুখরিত পবনে।
তুমি কিছু নিয়ে যাও
বেদনা হতে বেদনে—
যে মোর অগ্রু হাসিতে লীন,
যে বাণী নীরব নয়নে।

দ্রের বাণীকে জাগিয়ে দিয়ে গেল পথিক। এমনি করেই বারে বারে সে কাছের বন্ধন আল্গা করে দেয়। একটা অপরিচিত ঠিকানার উদ্দেশে বলে দিয়ে যায় কানে কানে, সাহসের স্বর এসে পেশছর বিচ্ছেদসম্দ্রের পরপার থেকে—মন উদাস হয়ে যায়।

বাজে কর্ণ স্রের (হায় দ্রের)
তব চরণতলচুদ্বিত পদ্থবীণা।
মম পাদ্থচিত চণ্ডল
জানি না কী উদ্দেশে।

ষ্থীগন্ধ অশানত সমীরে ধায় উতলা উচ্ছনাসে, তেমনি চিত্ত উদাসী রে নিদার্শ বিচ্ছেদের নিশীথে।

৩০ ফাল্যনে, ১৩৩৭

# প রি শি ভ

## প্রথম পর্ব

# বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী

শ্বনেছ অলিমালা, ওরা বড়ো ধিক্কার দিচ্ছে, ঐ ও পাড়ার মল্লের দল, উৎসবে তোমাদের চাপল্য ওদের ভালো লাগছে না। শৈবালপ্রিপ্ত গৃহান্বারে কালো কালো শিলাখন্ডের মতো তমিস্রগহন গান্ভীযে ওরা নিশ্চল হয়ে দ্রুকুটি করছে, নির্ঝারিণী ওদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে এই আনন্দময় বিশেবর আনন্দপ্রথাহ দিকে দিগন্তে বইয়ে দিতে, নাচে গানে কল্লোলে হিল্লোলে কল্যাস্যে— চূর্ণ চূর্ণ স্থের আলো উদ্বেল তরঙগভঙ্গের ছন্দে ছন্দে বিকীর্ণ করে দিতে। এই আনন্দ আবেগের অত্তরে অত্তরে যে অক্ষয় শোর্যের অনুপ্রেরণা আছে, সেটা ওদের শাস্ত্র-বচনের বেড়ার বাইরে দিয়ে চলে গেল। ভয় কোরো না তোমরা; যে রসরাজের নিমন্ত্রণে তোমরা এসেছ, তাঁর প্রসন্নতা যেমন নেমেছে আমাদের নিকুঞ্জে অন্তঃশ্বিত গন্ধরাজমনুকুলের প্রচ্ছের গন্ধরেণ্যুত তেমনি নামনুক তোমাদের কন্থে কণ্ঠে, তোমাদের দেহলতার নির্দ্ধ নটনোৎসাহে। সেই যিনি স্বরের গ্রুর্, তাঁর চরণে তোমাদের নৃত্তার অর্ঘ্য নিবেদন করে দাও।

# স্বরের গ্রু, দাও গো স্বরের দীক্ষা

একটা ফরমাশ এসেছে বসন্ত-উৎসবে নতুন কিছ্ চাই—কিন্তু যাদের রসবেদনা আছে তারা বলছে, আমরা নতুন চাই নে, আমরা চাই নবীনকে। তারা বলে, মাধবী বছরে বছরে সাজ বদলায় না, অশোক পলাশ প্রাতন রঙেই বারে বারে রঙিন। এই চিরপ্রাতন ধরণী সেই চিরপ্রাতন নবীনের দিকে তাকিয়ে বলছে, 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখন্ তব্ হিয়া জাড়ন না গেল।' সেই নবীনের উদ্দেশে তোমাদের গান শ্রু করে দাও।

## আনু গো তোরা কার কী আছে

অশোকবনের রঙমহলে আজ লাল রঙের তানে তানে পণ্ডমরাণে সানাই বাজিয়ে দিলে, কুপ্পবনের বীথিকায় আজ সৌরভের অবারিত দানসত্র। আমরাও তো শ্নোহাতে আসি নি। দানের জোয়ার যখন লাগে অতল জলে তখন ঘাটে ঘাটে দানের বোঝাইতরী রিশ খুলে দিয়ে ভেসে পড়ে। আমাদের ভরা নৌকো দখিন হাওয়ায় পাল তুলে সাগর-মুখো হল, সেই কথাটা কণ্ঠ খুলে জানিয়ে দাও।

# ফাগ্রন, তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি-যে দান

ভরে দাও একেবারে ভরে দাও, কোথাও কিছ্ সংকোচ না থাকে। প্রের উৎসবে দেওয়া আর পাওয়া একই কথা। ঝর্নার এক প্রান্তে পাওয়া রয়েছে অভ্রভেদী শিখরের দিক থেকে, আর-এক প্রান্তে দেওয়া রয়েছে অভ্রভেদশি সাগরের দিকে, এর মাঝখানে তো কোনো বিচ্ছেদ নেই। অন্তহীন পাওয়া আর অন্তহীন দেওয়ার আবর্তন নিয়ে এই বিশ্ব।

# গানের ডালি ভরে দে গো উষার কোলে

মধ্রিমা, দেখো দেখো, চাঁদের তরণীতে আজ প্রণতা পরিপ্রিজত। কত দিন ধরে এক তিথি থেকে আর-এক তিথিতে এগিয়ে এগিয়ে আসছে। নন্দনবন থেকে আলোর পারিজাত ভরে নিয়ে এল—কোন্ মাধ্রীর মহান্বেতা সেই ডালি কোলে নিয়ে বসে আছে; ক্ষণে ক্ষণে রাজহংসের ডানার মতো তার শ্তু মেঘের বসনপ্রান্ত আকাশে এলিয়ে পড়ছে। আজ ঘ্রসভাঙা রাতের বাঁশিতে বেহাগের তান লাগল।

# নিবিড় অমা-তিমির হতে

দোল লেগেছে এবার। পাওয়া আর না-পাওয়ার মাঝখানে দোল। এক প্রান্তে বিরহ, আর প্রান্তে মিলন, গ্পর্শ করে করে দ্বলছে বিশ্বের হৃদয়। পরিপূর্ণ আর অপূর্ণের মাঝখানে এই দোলন। আলোতে ছায়াতে ঠেকতে ঠেকতে রূপ জাগছে—জীবন থেকে মরণে, মরণ থেকে জীবনে, অল্ডর

থেকে বাহিরে, আবার বাহির থেকে অশ্তরে। এই দোলার তালে না মিলিয়ে চললেই রসভঙ্গ হয়। ও পাড়ার ওরা-যে দরজার আগল এ°টে বসেই রইল—হিসেবের খাতার উপর ঝ্কৈ পড়েছে। একবার ওদের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দোলের ডাক দাও।

ওরে গৃহবাসী, তোরা খোল্ দ্বার খোল্

কিন্তু প্রিমার চাঁদ-যে ধ্যানস্তিমিতলোচন প্রোহিতের মতে। আকাশের বেদীতে বসে উৎসবের মন্ত্র জপ করতে লাগল। ওকে দেখাছে যেন জ্যোৎসনাসম্দ্রের চেউরের চ্ড়ায় ফেনপ্রেপ্তর মতো—কিন্তু সে চেউ-যে চিন্তাপিতিবং স্তম্ব। এ দিকে আজ বিশেবর বিচলিত চিত্ত দক্ষিণের হাওয়ায় ভেসে পড়েছে, চণ্ডলের দল মেতেছে বনের শাখায়, পাখির ডানায়—আর ঐ কি একা অবিচলিত হয়ে থাকবে নিবাতনিভক্পমিবপ্রদীপম্? নিজে মাতবে না আর বিশ্বকে মাতাবে, সেকেমন হল? এর একটা যা-হয় জবাব দিয়ে দাও।

কে দেবে চাঁদ তোমায় দোলা

আজ সব ভীরুদের ভর ভাঙানো চাই। ঐ মাধবীর দিবধা-যে ঘোচে না। এ দিকে আকাশে আকাশে প্রগল্ভতা অথচ ওরা রইল সসংকোচে ছায়ার আড়ালে। ঐ অবগ্রিতাদের সাহস দাও। বেরিয়ে পড়বার হাওয়া বইল যে—বকুলগ্লো রাশি রাশি ঝরতে ঝরতে বলছে 'যা হয় তা হোক গে', আমের মুকুল নির্ভায়ে বলে উঠছে 'দিয়ে ফেলব একেবারে শেষ পর্যন্ত'। যে পথিক আপনাকে বিলিয়ে দেবার জন্যেই পথে বেরিয়েছে তার কাছে আত্মনিবেদনের থালি উপ্রেড় করে দিয়ে তবে তাকে আনতে পারবে নিজের আভিনায়। কৃপণতা করে সময় বইয়ে দিলে তো চলবে না।

হে মাধবী, দ্বিধা কেন, আসিবে কি ফিরিবে কি

দেখতে দেখতে ভরসা বেড়ে উঠছে, তাকে পাব না তো কী। যখন দেখা দেয় না তখনো যে সাড়া দেয়। যে পথে চলে সেখানে-যে তার চলার রঙ লাগে। যে আড়ালে থাকে তার ফাঁক দিয়ে আসে তার মালার গণ্ধ। দ্বারে অন্ধকার যদি-বা চুপচাপ থাকে, আঙিনায় হাওয়াতে চলে কানা-কানি। পড়তে পারি নে সব অক্ষর, কিন্তু চিঠিখানা মনের ঠিকানায় এসে পেশিছয়। ল্বিকরেই ও ধরা দেবে এমনিতরো ওর ভাবখানা।

সে কি ভাবে গোপন রবে ল্বকিয়ে হৃদয়-কাড়া

এইবার বেড়া ভাঙল, দুর্বার বেগে। অন্ধকারের গৃহায় অগোচরে জমে উঠেছিল বন্যার উপক্রমণিকা, হঠাৎ ঝর্না ছুটে বেরোল, পাথর গেল ভেঙে, বাধা গেল ভেসে। চরম যথন আসেন তখন এক-পা এক-পা পথ গৃনে গৃনে আসেন না। একেবারে বজ্রে-শান-দেওয়া বিদ্যুতের মতো, পৃত্তু কালো মেঘের বক্ষ এক আঘাতে বিদীর্ণ করে আসেন।

হদর আমার, ওই বৃঝি তোর ফালগুনী ঢেউ আসে, বেড়া-ভাঙার মাতন নামে উদ্দাম উল্লাসে। তোমার মোহন এল সোহন বেশে,

কুয়াশাভার গেল ভেসে,

এল তোমার সাধনধন উদার আশ্বাসে।
অরণ্যে তোর সূর ছিল না, বাতাস হিমে ভরা।
জীর্ণ পাতায় কীর্ণ কানন, প্রুপবিহীন ধরা।
এবার জাগ্রে হতাশ, আয় রে ছাটে

অবসাদের বাঁধন ট্রুটে,

ব্বি এল তোমার পথের সাথী উতল উচ্ছবাসে।

উৎসবের সোনার কাঠি তোমাকে ছব্রেছে, চোখ খবুলেছে; এইবার সময় হল চার দিক দেখে নেবার। আজ দেখতে পাবে ঐ, শিশ্ব হয়ে এসেছে চির নবীন, কিশলয়ে তার ছেলেখেলা জমাবার জন্যে। তার দোসর হয়ে তার সংগ্য যোগ দিল ঐ স্বেরি আলো, সেও সাজল শিশ্ব, সারাবেলা সে কেবল ঝিকিমিকি করছে। ঐ তার কলপ্রলাপ। ওদের নাচে নাচে মমর্নিত হয়ে উঠল প্রাণ-গীতিকার প্রথম খুয়োটি।

#### ওরা অকারণে চণ্ডল

আবার একবার চেয়ে দেখো— অবজ্ঞায় চোখ ঝাপসা হয়ে থাকে, আজ সেই কুয়াশা যদি কেটে যায় তবে যাকে তুচ্ছ বলে দিনে দিনে এড়িয়ে গেছ তাকে দেখে নাও তার আপন মহিমায়। ঐ দেখো ঐ বনফ্ল, মহাপথিকের পথের ধারে ও ফোটে, তাঁর পায়ের কর্ণ স্পর্শে স্কুদর হয়ে ওঠে ওর প্রণতি। স্থের আলো ওকে আপন বলে চেনে; দখিন হাওয়া ওকে শ্বিয়ে যায় 'কেমন আছ'। তোমায় গানে আজ ওকে গোরব দিক। এরা যেন কুর্রাজের সভায় শ্রার সন্তান বিদ্রের মতো, আসন বটে নীচে, কিন্তু সন্মান স্বয়ং ভীজ্মের চেয়ে কম নয়।

## আজ দথিন বাতাসে

কাব্যলোকের আদরিণী সহকারমঞ্জরীকে আর চিনিয়ে দিতে হবে না। সে আপনাকে তো লুকোতে জানে না। আকাশের হাদয় সে অধিকার করেছে, মৌমাছির দল বন্দনা করে তার কাছ থেকে অজস্র দক্ষিণা নিয়ে যাচছে। সকলের আগেই উৎসবের সদারত ও শ্রু করে দিরেছিল, সকলের শেষ পর্যন্ত ওর আমন্ত্রণ রইল খোলা। কোকিল ওর গুণগান দিনে রাতে আর শেষ করতে পারছে না— তোমরাও তান লাগাও।

## ও মঞ্জরী, ও মঞ্জরী, আমের মঞ্জরী

দীর্ঘ শ্ন্য পথটাকে এতদিন ঠেকেছিল বড়ো কঠিন, বড়ো নিষ্ঠ্র। আজ তাকে প্রণাম। পথিককে সে তো অবশেষে এনে পে'ছিয়ে দিলে। তারই সঙ্গে এনে দিলে অসীম সাগরের বাণী। দুর্গম উঠল সেই পথিকের মধ্যে গান গেয়ে। কিন্তু আনন্দ করতে করতেই চোখে জল আসে-যে। ভূলব কেমন করে যে, যে পথ কাছে নিয়ে আসে সেই পথই দ্রে নিয়ে যায়। পথিককে ঘরে আটক করে না। বাঁধন ছি'ড়ে নিজেও বেরিয়ে না পড়লে ওর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঠেকাবে কি করে। আমার ঘর-যে ওর যাওয়া-আসার পথের মাঝখানে; দেখা দেয় যদি-বা, তার পরেই সে দেখা আবার কেড়ে নিয়ে চলে যায়।

# মোর পথিকের বৃঝি এনেছ এবার কর্মণ রঙিন পথ

তব্ ওকে ক্ষণকালের বাঁধন পরিয়ে দিতে হবে। ট্রকরো ট্রকরো স্থের হার গাঁথব—পরাব ওকে মাধ্যের ম্ভোগ্লি। ফাগ্নের ভরা সাজি থেকে যা-কিছ্ ঝরে ঝরে পড়ছে কুড়িয়ে নেব, বনের মর্মার, বক্লের গন্ধ, পলাশের রন্তিমা—আমার বালীর স্তে সব গোঁথে বে'ধে দেব তার মাণবন্ধে। হয়তো আবার আর-বসন্তেও সেই আমার-দেওয়া ভূষণ প'রেই সে আসবে। আমি থাকব না, কিন্তু কী জানি, আমার দানের ভূষণ হয়তো থাকবে ওর দক্ষিণ হাতে।

# ফাগ্যনের নবীন আনন্দে

# দ্বিতীয় পর্ব

বেদনা কী ভাষায় রে

মর্মে মমরি গ্রেজরি বাজে।
সে বেদনা সমীরে সমীরে সঞ্চারে,

চণ্ডল বেগে বিশ্বে দিল দোলা।
দিবানিশা আছি নিদ্রাহরা বিরহে
তব নন্দনবন-অঙ্গন-শ্বারে, মনোমোহন বন্ধ্র,

আকুল প্রাণে
পারিজাতমালা স্বান্ধ হানে।

ি বিদায়দিনের প্রথম হাওয়াটা এবার উৎসবের মধ্যে নিঃশ্বসিত হয়ে উঠল। এখনো কোকিল ডাকছে, এখনো বকুলবনের সম্বল অজস্ত্র, এখনো আত্মমঞ্জরীর নিমন্ত্রণে মৌমাছিদের আনাগোনা, কিন্তু তব্ এই চণ্ডলতার অন্তরে অন্তরে একটা বেদনা শিউরিয়ে উঠল। সভার বীণা বৃঝি নীরব হবে, পথের একতারায় এবার স্বর বাঁধা হচ্ছে। দ্র দিগন্তের নীলিমায় দেখা যায় অশ্রর আভাস —অবসানের গোধ্লিছায়া নামছে।

# চলে যায় মরি হায় বসন্তের দিন

হে স্কের, যে কবি তোমার অভিনন্দন করতে এসেছিল তার ছুটির দিন এল। তার প্রণাম তুমি নাও। যে গানগুলি এতদিন গ্রহণ করেছ সেই তার আপন গানের বন্ধনেই সে বাঁধা রইল তোমার ন্বারে— তোমার উৎসবলীলায় সে চির্রাদন রয়ে গেল তোমার সাথের সাথী। তোমাকে সে তার স্বরের রাখী পরিয়েছে— তার চিরপরিচয় তোমার ফ্লে ফ্লের, তোমার পদপাতকম্পিত শ্যামল শৃষ্পবীথিকায়।

## বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক

ওর ভয় হয়েছে সব কথা বলা হল না বুঝি, এ দিকে বসন্তর পালা তো সাংগ হয়ে এল। ওর মিল্লকাবনে এখনি তো পাপড়িগ্নলি সব পড়বে ঝরে— তখন বাণী পাবে কোথায়। ত্বরা কর্ গো, ত্বরা কর্। বাতাস তপত হয়ে এল, এই বেলা রিক্ত হবার আগে তোর শেষ অঞ্জলি প্রিক্ত করে দে; তার পরে আছে কর্ণ ধ্লি, তার আঁচলে সব ঝরা ফ্রলের বিরাম।

## যখন মল্লিকাবনে প্রথম ধরেছে কলি

সন্দরের বীণার তারে কোমল গান্ধারে মীড় লেগেছে। আকাশের দীর্ঘনিশ্বাস বনে বনে হায় হায় করে উঠল, পাতা পড়ছে ঝরে ঝরে। বসন্তের ভূমিকায় ঐ পাতাগ্মিল একদিন শাখায় শাখায় আগমনীর গানে তাল দিয়েছিল, তারাই আজ যাবার পথের ধ্লিকে ঢেকে দিল, পায়ে পায়ে প্রণাম করতে লাগল বিদায়পথের পথিককে। নবীন,ক সম্ব্যাসীর বেশ পরিয়ে দিলে: বললে, তোমার উদয় স্কুদর, তোমার অস্তও স্কুদর হোক।

# ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে

মন থাকে স্কৃত, তখনো দ্বার থাকে খোলা, সেইখান দিয়ে কার আনাগোনা হয়: উত্তর রৈর গদ্ধ আসে ঘরের মধ্যে, ভূইচাপা ফ্লের ছিল্ল পার্পাড়গর্মাল লম্টিয়ে থাকে তার যাওয়ার পথে: তার বীণা থেকে বসন্তবাহারের রেশট্কু কুড়িয়ে নেয় মধ্করগ্র্প্পরিত দক্ষিণের হাওয়া: কিন্তু জানতে পাই নে, সে এসেছিল। জেগে উঠে দেখি তার আকাশপারের মালা সে পরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু এ-যে বিরহের মালা।

# কখন্ দিলে পরায়ে

বনবন্ধর যাবার সময় হল, কিন্তু হে বনস্পতি শাল, অবসানের দিন থেকে তুমি অবসাদ ঘ্রিচেয়ে দিলে। উৎসবের শেব বেলাকে তোমার অক্লান্ত মঞ্জরী ঐশ্বর্যে দিল ভরিয়ে। নবীনের শেষ জয়ধর্মিন তোমার বীরকপ্ঠে। সেই ধর্মিন আজ আকাশকে পর্ণ করল, বিষাদের শ্লানতা দ্র করে দিলে। অরণ্যভূমির শেষ আনন্দিত বাণী তুমিই শ্রমিয়ে দিলে যাবার পথের পথিককে, বললে 'প্রন্দর্শনায়'। তোমার আন্তেদর সাহস কঠোর বিচ্ছেদের সমুখে দাঁড়িয়ে।

### ক্লান্ত যথন আয়ুকলির কাল

দ্রের ডাক এসেছে। পথিক, তোমাকে ফেরাবে কে। তোমার আসা আর তোমার যাওরাকে আজ এক করে দেখাও। যে পথ তোমাকে নিয়ে আসে সেই পথই তোমাকে নিয়ে যায়, আবার সেই পথই ফিরিয়ে আনে। হে চিরনবীন, এই বিজ্কম পথেই চিরদিন তোমার রথযাতা; যখন পিছন ফিরে চলে যাও সেই চলে যাওয়ার ভিজাটি আবার এসে মেলে সামনের দিকে ফিরে আসায় শেষ পর্যান্ত দেখতে পাই নে, হায় হায় করি।

#### এখন আমার সময় হল

বিদায়বেলার অঞ্জলি যা শ্ন্য করে দেয় তা পূর্ণ হয় কোন্খানে সেই কথাটা শোনা যাক।

# এ বেলা ডাক পড়েছে কোন্খানে

আসন্ন বিরহের ভিতর দিয়ে শেষ বারের মতো দেওয়া-নেওয়া হয়ে যাক। তুমি দিয়ে যাও তোমার বাহিরের দান, তোমার উত্তরীয়ের স্কান্ধ, তোমার বাঁশির গান, আর নিয়ে যাও এই অন্তরের বেদনা আমার নীরবতার ডালি থেকে।

# তুমি কিছু দিয়ে যাও

থেলা-শ্রত্থ খেলা, খেলা-ভাঙাও খেলা। খেলার আরক্তে হল বাঁধন, খেলার শেষে হল বাঁধন খোলা। মরণে বাঁচনে হাতে হাতে ধরে এই খেলার নাচন। এই খেলায় প্ররোপ্ত্রি যোগ দাও— শ্রত্র সংগ্য শেষের সংগ্য সম্পূর্ণ মিলিয়ে নিয়ে জয়ধ্বনি করে চলে যাও।

# আজ খেলা-ভাঙার খেলা খেলবি আয়

পথিক চলে গেল স্নুন্রের বাণীকে জাগিয়ে দিয়ে। এমনি করে কাছের বন্ধনকে বারে বারে সে আলগা করে দেয়। একটা কোন্ অপরিচিত ঠিকানার উদ্দেশ ব্রের ভিতর রেখে দিয়ে যায়— জানলায় বসে দেখতে পাই, তার পথ মিলিয়ে গেছে বনরাজিনীলা দিগন্তরেখার ওপারে। বিচ্ছেদের ডাক শ্বনতে পাই কোন্ নীলিম কুহেলিকার প্রান্ত থেকে—উদাস হয়ে যায় মন—কিন্তু সেই বিচ্ছেদের বাঁশিতে মিলনেরই স্বর তো বাজে কর্বুণ সাহানায়।

# বাজে কর্ব স্বরে, (হায় দুরে)

এই খেলা-ভাঙার খেলা বীরের খেলা। শেষ পর্যতি যে ভণ্গ দিল না তারই জয়। বাঁধন ছিড়ে যে চলে যেতে পারল, পথিকের সংগে বেরিয়ে পড়ল পথে, তারই জন্য জয়ের মালা। পিছনে ফিরে ভাঙা খেলনার ট্করো কুড়োতে গেল যে কৃপণ তার খেলা প্রো হল না—খেলা তাকে ম্বিন্ত দিল না, খেলা তাকে বেধে রাখলে। এবার তবে ধুলার সঞ্চয় চুকিয়ে দিয়ে হালকা হয়ে বেরিয়ে পড়ো।

# বসতে ফ্ল গাঁথল আমার জয়ের মালা

এবার প্রলয়ের মধ্যে প্রণ হোক লীলা, শমে এসে সব তান মিল্কে, শান্তি হোক্, মৃত্তি হোক্।

ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক

৩০ ফাল্যনে ১৩৩৭

# কালের যাত্রা

প্রকাশ : ১৯৩২

'কালের যাত্রা' (১৯৩২) শিরোনামা গ্রন্থের অন্তর্গত 'রথের র্রাশ' ১৩০০ অগ্রহায়দ সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত 'রথযাত্রা' নাটিকার পরিবর্তিত ও আগাগোড়া-পর্নালিখিত র্প। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী-র্রাচত কোনো রচনার ভাব অবলম্বনে লিখিত 'রথযাত্রা' বর্তমান সংস্করণে পরিশিষ্টভুক্ত। 'কবির দীক্ষা'র প্রেপাঠ 'শিবের ভিক্ষা' নামে 'মাসিক বস্মতী' (বৈশাখ ১৩৩৫) পত্রিকায় প্রকাশিত।

# উৎসগ

শ্রীয**ৃক্ত শরংচন্দ্র চট্টোপা**ধ্যায়ের ৫৭ বছর বয়সের জন্মোংসব উপলক্ষে কবির সম্নেহ উপহার

৩১ ভাদ্র ১৩৩৯

# রথের রাশ

#### রথযাতার মেলায় মেয়েরা

#### প্রথমা

এবার কী হল ভাই!
উঠেছি কোন্ ভোরে, তখন কাক ডাকে নি।
কঞ্চালিতলার দিঘিতে দুটো ডুব দিয়েই
ছুটে এলুম রথ দেখতে, বেলা হয়ে গেল—
রথের নেই দেখা। চাকার নেই শব্দ।

শ্বিতীয়া চারি দিকে সব যেন থম্থমে হয়ে আছে, ছম্ছম্ করছে গা।

তৃতীয়া

দোকানি-পসারিরা চুপচাপ ব'সে, কেনাবেচা বন্ধ। রাস্তার ধারে ধারে লোক জটলা করে তাকিয়ে আছে কখন্ আসবে রথ। যেন আশা ছেড়ে দিয়েছে।

#### প্রথমা

দেশের লোকের প্রথম যাত্রার দিন আজ—
বেরবেন রাহ্মণঠাকুর শিষ্য নিয়ে—
বেরবেন রাজা, পিছনে চলবে সৈন্যসামন্ত—
পশ্ভিতমশায় বেরবেন, ছাত্ররা চলবে পর্থপিপত্র হাতে।
কোলের ছেলে নিয়ে মেয়েরা বেরবে,
ছেলেদের হবে প্রথম শ্ভিযাত্রা—
কিন্তু কেন সব গেল হঠাৎ থেমে।

শ্বিতীয়া ঐ দেখ্, পর্র্তঠাকুর বিড়্বিড়্ করছে ওখানে। মহাকালের পান্ডা বসে মাথায় হাত দিয়ে।

#### সম্যাসীর প্রবেশ

#### সম্যাসী

সর্বনাশ এল। বাধবে যুশ্ধ, জ্বলবে আগ্বন, লাগবে মারী, ধরণী হবে বন্ধ্যা, জল যাবে শ্বকিয়ে।

#### প্রথমা

এ কী অকল্যাণের কথা ঠাকুর! উৎসবে এসেছি মহাকালের মন্দিরে— আজ রথযাতার দিন।

## সম্যাসী

দেখতে পাচ্ছ না— আজ ধনীর আছে ধন,
তার মৃশ্য গেছে ফাঁক হয়ে গজভুত্ত কপিখের মতো।
তরা ফসলের খেতে বাসা করেছে উপবাস।
বক্ষরাজ স্বয়ং তার ভাশ্ডারে বসেছে প্রায়োপবেশনে।
দেখতে পাচ্ছ না— লক্ষ্মীর ভাশ্ড আজ শত্ছিদ্র,
তার প্রসাদধারা শ্বেষ নিচ্ছে মর্ভূমিতে—
ফলছে না কোনো ফল।

তৃতীয়া

হাঁ ঠাকুর, তাই তো দেখি।

সন্ম্যাসী

তোমরা কেবলই করেছ ঋণ,
কিছাই কর নি শোধ,
দেউলে করে দিয়েছ যাগের বিস্তা।
তাই নড়ে না আজ আর রথ—
ঐ যে, পথের বাক জাড়ে পড়ে আছে তার অসাড় দড়িট।

#### প্রথমা

তাই তো, বাপ রে, গা শিউরে ওঠৈ— এ যে অজগর সাপ, খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে আর নড়ে না।

### সন্যাসী

ঐ তো রথের দড়ি, ২ত চলে না ততই জড়ায়। যথন চলে, দেয় মুক্তি।

ণিবত**ী**য়া

ব্ৰেছে আমাদের প্ৰজো নেবেন ব'লে হত্যে দিয়ে পড়ে আছেন দড়ি-দেবতা। প্ৰজো পেলেই হবেন তৃষ্ট।

द्वा था।

ও ভাই, প্রজো তো আনি নি। ভূল হয়েছে।

তৃত"য়া

পর্জার কথা তো ছিল না— ভেবেছিলেম রথের মেলায় কেবল বেচব কিনব, বাজি দেখব জাদ্করের, আর দেখব বাঁদর-নাচ। চল্-না শিগগির, এখনো সময় আছে, আনি গৈ পর্জো।

[সকলের প্রস্থান

নাগরিকদের প্রবেশ প্রথম নাগরিক

দেশ দেখ রে, রখের দড়িটা কেমন করে পড়ে আছে। ব্যব্যালভরের দড়ি, দেশদেশাল্ডরের হাত পড়েছে ঐ দড়িতে, আজ অনড় হয়ে মাটি কামড়ে আছে সর্বাধ্য কালো করে।

> ন্বিতীয় নাগরিক গাঁড়া, সরে দাঁড়া।

ভয় সাগছে রে। সরে দাঁড়া, সরে দাঁড়া। মনে হচ্ছে ওটা এখনি ধরবে ফণা, মারবে ছোবল।

তৃতীয় নাগরিক

একট্র একট্র নড়ছে যেন রে। আঁকুবাঁকু করছে ব্রি।

প্রথম নাগরিক

বিলিস্নে অমন কথা। মুখে আনতে নেই।
ও যদি আপনি নড়ে তা হলে কি আর রক্ষে আছে।

তৃতীয় নাগরিক

তা হলে ওর নাড়া খেয়ে সংসারের সব জোড়গ্নলো বিজোড় হয়ে পড়বে। আমরা যদি না চালাই— ও যদি আপনি চলে, তা হলে পড়ব যে চাকার তলায়।

প্রথম নাগরিক

ঐ দেখ্ ভাই, প্রর্তের গেছে মুখ শ্রিকয়ে, কোণে বসে বসে পড়ছে মন্তর।

দ্বিতীয় নাগরিক

সেদিন নেই রে যেদিন প্রে,তের মন্তর-পড়া হাতের টানে চলত রথ। ওরা ছিল কালের প্রথম বাহন।

তৃতীয় নাগরিক

তব্ আজ ভোরবেলা দেখি ঠাকুর লেগেছেন টান দিতে— কিন্তু একেবারেই উলটো দিকে, পিছনের পথে।

প্রথম নাগরিক

সেটাই তো ঠিক পথ, পবিত্র পথ, আদি পথ। সেই পথ থেকে দুৱে এসেই তো কালের মাথার ঠিক থাকছে না।

দ্বিতীয় নাগরিক

মদত পশ্ডিত হয়ে উঠাল দেখি। এত কথা শিখাল কোথা।

প্রথম নাগরিক

ঐ পশ্ডিতেরই কাছে। তাঁরা বলেন—
মহাকালের নিজের নাড়ীর টান পিছনের দিকে,
পাঁচজনের দড়ির টানে অগত্যা চলেন সামনে।
নইলে তিনি পিছনু হটতে হটতে একেবারে পেণছতেন

অনাদি কালের অতল গহন্বর।

তৃতীয় নাগরিক

ঐ রশিটার দিকে চাইতে ভয় করে। ওটা যেন য্গান্তের নাড়ী— সাহিপাতিক জনুরে আজ দব্দব্ করছে। সম্যাসীর প্রবেশ সম্মাসী

সর্বনাশ এল।
গ্রুগ্রু শব্দ মাটির নীচে।
ভূমিকশ্পের জন্ম হচ্ছে।
গ্রুহার মধ্য থেকে আগন্ন লক্লক্ মেলছে রসনা।
প্রে পশ্চিমে আকাশ হয়েছে রক্তবর্ণ।
প্রায়দীশ্তির আঙটি পরেছে দিক্চক্রবাল।

। अञ्चान

প্রথম নাগরিক

দেশে পৰ্ণ্যাত্মা কেউ নেই কি আজ। ধর্ক-না এসে দড়িটা।

দ্বিতীয় নাগরিক এক-একটি প্রণ্যাত্মাকে খ'লে বের করতেই এক-এক য্গ যায় বয়ে— ততক্ষণ পাপাত্মাদের হবে কী দশা।

তৃতীয় নাগরিক পাপাত্মাদের কী হবে তা নিয়ে ভগবানের মাথাব্যথা নেই।

দ্বিতীয় নাগরিক সে কী কথা। সংসার তো পাপাত্মাদের নিয়েই। তারা না থাকলে তো লোকনাথের রাজত্ব উজাড়। প্রাাত্মা কালেভদ্রে দৈবাং আসে, আমাদের ঠেলায় দৌড় মারে বনে জ্পালে গ্রায়।

প্রথম নাগরিক

দড়িটার রঙ যেন এল নীল হয়ে। সামলে কথা কোস।

মেরেদের প্রবেশ

প্রথমা

বাজা ভাই, শাঁখ বাজা—
রথ না চললে কিছুই চলবে না।
চড়বে না হাঁড়ি, বুলবুলিতে খেয়ে যাবে ধান।
এরই মধ্যে আমার মেজো ছেলের গেছে চাকরি,
তার বউটা শুষছে জ্বরে। কপালে কী আছে জানি নে।

প্রথম নাগরিক

মেরেমান্য, তোমরা এখানে কী করতে। কালের রথযান্তায় কোনো হাত নেই তোমাদের। কুটনো কোটো গে ঘরে।

**শ্বিতী**রা

কেন, পুজো দিতে তো পারি। আমরা না থাকলে পুরুতের পেট হত না এত মোটা। গড় করি তোমায় দড়ি-নারায়ণ! প্রসম হও।
এনেছি তোমার ভোগ। ওলো, ঢাল্ ঢাল্ ঘি,
ঢাল্ দ্ধ, গঙ্গাজলের ঘটি কোথায়,
ঢেলে দে-না জল। পঞ্চগব্য রাখ্ ঐখানে,
জনলা পঞ্চলিপ। বাবা দড়ি-নারায়ণ,
এই আমার মানত রইল, তুমি যখন নড়বে
মাথা ম্ডিয়ে চুল দেব ফেলে।

তৃতীয়া

এক মাস ছেড়ে দেব ভাত, খাব শৃংধ্ব রুটি। বলো-না ভাই, স্বাই মিলে—জয় দড়ি-নারায়ণের জয়।

প্রথম নাগরিক

কোথাকার মূর্খ তোরা— দে মহাকালনাথের জয়ধ্বনি

প্রথমা

কোথায় তোমাদের মহাকালনাথ। দেখি নে তো চক্ষে।
দাড়-প্রভুকে দেখছি প্রতাক্ষ—
হন্মান-প্রভুর লজ্কা-পোড়ানো লেজখানার মতো—
কী মোটা, কী কালো, আহা দেখে চক্ষ্ম সার্থক হল।
মরণকালে ঐ দড়ি-ধোয়া জল ছিটিয়ে দিয়ো আমার মাথায়।

গালিয়ে নেব আমার হার, আমার বাজ্বক, দড়ির ডগা দেব সোনা-বাঁধিয়ে।

তৃতীয়া

আহা, কী স্ন্নর র্প গো!

প্রথমা

যেন যম্নানদীর ধারা।

শ্বিত**ী**য়া

যেন নাগকন্যার বেণী।

তৃতীয়া

যেন গণেশঠাকুরের শ‡ড় চলেছে লম্বা হয়ে, দেখে জল আসে চোখে।

সম্যাসীর প্রবেশ

প্রথমা

দড়ি-ঠাকুরের পর্জো এর্নোছ ঠাকুর। কিন্তু পর্বত যে নড়েন না, মন্তর পড়বে কে।

সম্প্রসা

কী হবে মন্তরে। কালের পথ হয়েছে দুর্গম। কোথাও উচ্চু, কোথাও নিচু, কোথাও গভীর গর্ত। করতে হবে সব সমান, তবে ঘ্রচবে বিপদ।

তৃতীয়া

বাবা, সাতজন্মে শ্রনি নি এমন কথা।
'চিরদিনই তো উ'চুর মান রেখেছে নিচু মাথা হে'ট করে।
উ'চ-নিচুর সাঁকোর উপর দিয়েই তো রথ চলে।

সহয়সী

দিনে দিনে গর্তাগুলোর হাঁ উঠছে বেড়ে। হয়েছে বাড়াবাড়ি, সাঁকো আর টি'কছে না। ভেঙে পড়ল ব'লো।

প্রস্থান

প্রথমা

চল্ ভাই, তবে পর্জো দিই গে রাস্তা-ঠাকুরকে। আর গর্ত-প্রভূকেও তো সিহ্নি দিয়ে করতে হবে খর্নি, কী জানি ওঁরা শাপ দেন যদি। একটি-আধটি তো নন, আছেন দ্ব-হাত পাঁচ-হাত অন্তর। নমো নমো দড়ি-ভগবান, রাগ কোরো না ঠাকুর, ঘরে আছে ছেলেপর্লে।

ামেয়েদের প্রস্থান

সৈন্যদলের প্রবেশ প্রথম সৈনিক

ওরে বাস্রে। দড়িটা পড়ে আছে পথের মাঝখানে—

যেন একজটা ডাকিনীর জটা।

দিবতীয় সৈনিক

মাথা দিল হে'ট করে। প্রয়ং রাজা লাগালেন হাত, আমরাও ছিল্ম পিছনে। একট্ব ক্যাঁচ্কোঁচ্ও করলে না চাকাটা।

তৃতীয় সৈনিক

ও যে আমাদের কাজ নয়, তাই।
ক্ষাত্রিয় আমরা, শ্রুদ্র নই, নই গোর্।
চির্নাদন আমরা চড়েই এসেছি রথে।
চির্নাদন রথ টানে ঐ ওরা— যাদের নাম করতে নেই।

প্রথম নাগরিক

শোনো ভাই, আমার কথা। কালের অপমান করেছি আমরা, তাই ঘটেছে এ-সব অনাস্টিট।

তৃতীয় সৈনিক

এ মান্ষটা আবার বলে কী।

প্রথম নাগ্রিক

ত্রেভাষাপে শাদ্র নিতে গেল রাহ্মণের মান— চাইলে তপস্যা করতে, এত বড়ো আম্পর্ধা— সেদিনও অকাল লাগল দেশে, অচল হল রথ। দয়াময় রামচন্দ্রের হাতে কাটা গেল তার মাথা, তবে তো হল আপদ শান্তি।

দিবতীর নাগরিক সেই শ্দুরা শাস্ত্র পড়ছেন আজকাল, হাত থেকে কাড়তে গোলে বলেন, আমরা কি মানুষ নই।

তৃতীয় নাগরিক

মান্য নই! বটে! কতই শ্নব কালে কালে। কোন্দিন বলবে, ঢ্কব দেবালয়ে। বলবে, ব্যক্ষিকিয়ের সংগ্যানাইব এক ঘাটে।

প্রথম নাগরিক

এর পরেও রথ যে চলছে না, সে আমাদের প্রতি দয়া করে। চললে চাকার তলায় গ‡ড়িয়ে যেত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

প্রথম সৈনিক

আজ শ্দু পড়ে শাস্ত্র, কাল লাঙল ধরবে ব্রাহ্মণ। সর্বনাশ!

শ্বিতীয় সৈনিক

চল্-না ওদের পাড়ায় গিয়ে প্রমাণ করে আসি— ওরাই মানুষ না আমরা।

দ্বিতীয় নাগরিক

এ দিকে আবার কোন্ বৃদ্ধিমান বলেছে রাজাকে—
কলিয়ুগে না চলে শাস্ত্র, না চলে শস্ত্র,
চলে কেবল স্বর্ণচক্ত। তিনি ডাক দিয়েছেন শেষ্ঠজিকে।

প্রথম সৈনিক

রথ যদি চলে বেনের টানে তবে গলায় অস্ত বেশ্ধে জলে দেব ডুব।

দ্বিতীয় সৈনিক

দাদা, রাগ কর মিছে, সময় হয়েছে বাঁকা।
এ যুগে পৃষ্পধনুর ছিলেটাও
বেনের টানেই দেয় মিঠে সুরে টংকার।
তার তীরগালোর ফলা বেনের ঘরে শানিয়ে না আনলে
ঠিক জায়গায় বাজে না বুকে।

তৃতীয় সৈনিক

তা সতিয়। এ কালের রাজত্বে রাজা থাকেন সামনে, পিছনে থাকে বেনে। যাকে বলে অর্ধ-বেনে-রাজেশ্বর মূর্তি।

> সন্ন্যাসীর প্রবেশ প্রথম সৈনিক

এই যে সম্যাসী, রথ চলে না কেন আমাদের হাতে।

#### সম্নাসী

তোমরা দড়িটাকে করেছ জর্জর।
যেখানে যত তাঁর ছঃড়েছ. বি'ধেছে ওর গায়ে।
ভিতরে ভিতরে ফাঁক হয়ে গেছে, আলগা হয়েছে বাঁধনের জার।
'তোমরা কেবল ওর ক্ষত বাড়িয়েই চলবে,
বলের মাতলামিতে দুর্বল করবে কালকে।
সরে যাও, সরে যাও ওর পথ থেকে।

[ প্রস্থান

ধনপতির অন্টরবর্গের প্রবেশ

প্রথম ধনিক

এটা কী গো, এখনি হ'্চট খেয়ে পড়েছিল্ম।

দ্বিতীয় ধনিক

ওটাই তো রথের দড়ি।

চতুর্থ ধনিক

বীভংস হয়ে উঠেছে, যেন বাসত্ত্বি ম'রে উঠল ফত্লে।

প্রথম সৈনিক

কে এরা সব।

দ্বিতীয় সৈনিক

আংটির হীরে থেকে আলোর উচ্চিংড়েগ্রুলো লাফিয়ে লাফিয়ে পডছে চোখে।

প্রথম নাগরিক

ধনপতি শেঠির দল এরা।

প্রথম ধনিক

আমাদের শেঠজিকে ডেকেছেন রাজা। সবাই আশা করছে, তাঁর হাতেই চলবে রথ।

দিবতীয় সৈনিক

সবাই ক্ষতে বোঝায় কাকে বাপ**্**? আর তারা আশাই বা করে কিসের।

দ্বিতীয় ধনিক

ভারা জানে, আজকাল চলছে যা-কিছ; সব ধনপতির হাতেই চলছে।

প্রথম সৈনিক

সত্যি নাকি! এখনি দেখিয়ে দিতে পারি, তলোয়ার চলে আমাদেরই হাতে।

তৃতীয় ধনিক

তোমাদের হাতখানাকে চালাচ্ছে কে।

প্রথম সৈনিক

চুপ, দুৰ্বিনীত!

# ন্বিতীয় ধনিক

চুপ করব আমরা বটে।

আজ আমাদেরই আওয়াজ ঘ্রপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে জলে স্থলে আকাশে।

প্রথম সৈনিক

মনে ভাবছ, আমাদের শতখাী ভূলেছে তার বন্ধনাদ।

দ্বিতীয় ধনিক

ভূললে চলবে কেন। তাকে যে আমাদেরই হ্রুম ঘোষণা করতে হয় এক হাট থেকে আর-এক হাটে সম্দের খাটে ঘাটে।

প্রথম নাগরিক

ওদের সংখ্যে পারবে না তর্কে।

প্রথম সৈনিক

কী বল পারব না! সব চেয়ে বড়ো তকটো ঝন্ঝন্ করছে খাপের মধ্যে।

প্রথম নাগরিক

তোমাদের তলোয়ারগ্বলোর কোনোটা খায় ওদের নিমক, কোনোটা খেয়ে বসেছে ওদের ঘুষ।

প্রথম ধনিক

শ্বনলেম, নর্মদাতীরের বাবাজিকে আনা হয়েছিল দড়িতে হাত লাগাবার জন্যে। জান খবর?

ন্বিতীয় ধনিক

জানি বৈকি ৷

রাজার চর পেশিছল গ্রার,

তখন প্রভু আছেন চিত হয়ে বুকে দুই পা আটকে। ত্রী ভেরী দামামা জগঝন্পের চোটে ধ্যান যদি বা ভাঙল, পা-দুখানা তখন আড়ণ্ট কাঠ।

নাগরিক

শ্রীচরণের দোষ কী দাদা! প'য়ষট্টি বছরের মধ্যে একবারও নাম করে নি চলাফেরার। বাবাজি বললেন কী।

দ্বিতীয় ধনিক

কথা কওয়ার বালাই নেই। জিভটার চাঞ্চল্যে রাগ করে গোড়াতেই সেটা ফেলেছেন কেটে।

ধনিক

তার পরে?

ন্বিতীয় ধনিক

তার পরে দশ জোয়ানে মিলে আনলে তাঁকে রথতলায়।
দড়িতে যেমনি তাঁর হাত পড়া,
রথের চাকা বসে যেতে লাগল মাটির নীচে।

ধনিক

নিজের মনটা যেমন ডুবিয়েছেন রথটাকেও তেমনি তলিয়ে দেবার চেণ্টা।

দ্বিতীয় ধনিক

একদিন উপবাসেই মানুষের পা চায় না চলতে— প'য়ষট্টি বছরের উপবাসের ভার পড়ল চাকার 'পরে।

মন্দ্রী ও ধনপতির প্রবেশ

ধনপতি

ডাক পড়ল কেন, মন্ত্রীমশায়?

মকী

অন্থপাত হলেই স্বাগ্রে তোমাকে স্মরণ করি।

ধনপতি

অর্থপাতে যার প্রতিকার, আমার দ্বারা তাই সম্ভব।

মক্রী

মহাকালের রথ চলছে না।

ধনপতি

এ পর্যন্ত আমরা কেবল চাকায় তেল দিয়েছি, রশিতে টান দিই নি।

মন্ত্ৰী

অন্য সব শক্তি আজ অর্থহীন, তোমাদের অর্থবান হাতের পরীক্ষা হোক।

ধনপতি

চেষ্টা করা যাক।

দৈবক্রমে চেষ্টা যদি সফল হয়, অপরাধ নিয়ো না তবে।

দলের লোকের প্রতি

বলো সিশ্বিরস্তু!

সকলে

সিদ্ধিরস্তু !

ধনপতি

লাগো তবে ভাগ্যবানেরা। টান দেও।

er Santa

রিশ তুলতেই পারি নে। বিষম ভারী।

ধনপতি

এসো কোষাধ্যক্ষ, ধরো তুমি কষে। বলো সিন্ধিরস্তু! টানো, সিন্ধিরস্তু! টানো, সিন্ধিরস্তু!

িশ্বতীয় ধনিক মক্ষীমশায়, রশিটা যেন আরো আড়ন্ট হয়ে উঠল, আর আমাদের হাতে হল খেন পক্ষাঘাত। সকলে

म्बर्या म्बर्या!

সৈনিক

যাক, আমাদের মান রক্ষা হল।

পুরোহিত

আমাদের ধর্মরকা হল।

সৈনিক

যদি থাকত সেকাল, আজ তোমার মাথা যেত কাটা।

ধনপতি

ঐ সোজা কাজটাই জান তোমরা। মাথা খাটাতে পার না, কাটতেই পার মাথা। মন্ত্রীমশায়, ভাবছ কী।

মন্ত্রী

ভাবছি, সব চেণ্টাই ব্যর্থ হল— এখন উপায় কী।

ধনপতি

এবার উপায় বের করবেন স্বয়ং মহাকাল। তাঁর নিজের ডাক যেখানে পেণছবে

সেখান থেকে বাহন আসবে ছুটে।

আজ যারা চোখে পড়ে না

কাল তারা দেখা দেবে সব চেয়ে বেশি।

ওহে খাতাণ্ডি, এই বেলা সামলাও গে খাতাপর— কোষাধ্যক্ষ, সিন্ধ্যুকগ্মলো বন্ধ করো শক্ত তালায়।

ধ্নপতি ও তার দলের প্রস্থান

মেয়েদের প্রবেশ

প্রথমা

হাঁ গা, রথ চলল না এখনো, দেশস্কুধ রইল উপোস করে! কলিকালে ভব্তি নেই যে!

মল্গী

তোমাদের ভক্তির অভাব কী বাছা, দেখি-না তার জোর কত।

প্রথমা

নমো নমো, নমো নমো বাবা দড়ি-ঠাকুর, অল্ড পাই নে ভোমার দয়ার। নমো নমো!

দ্বিত ীয়া

তিনকড়ির মা বললে, সতেরো বছরের ব্রাহ্মণের মেয়ে— ঠিক দৃক্ষ্র বেলা, বোম ভোলানাথ ব'লে তালপ্ত্রুরে—ঘাটের থেকে তিন হাতের মধ্যে—

TO ATEMA

এক তুবে তিন গোছা পাট-শিয়ালা তুলে
ভিজে চুল দিয়ে বে'ধে দড়ি-প্রভুর কাছে পোড়ালে
প্রভুর টনক নড়বে। জোগাড় করেছি অনেক ষত্নে,
সময়ও হয়েছে পোড়াবার।
আগে দড়ি-বাবার গায়ে সি'দ্র-চন্দন লাগা;
ভয় কিসের, ভক্তবংসল তিনি—
মনে মনে শ্রীগ্রের নাম করে গায়ে হাত ঠেকালে
অপরাধ নেবেন না তিনি।

#### প্রথমা

তুই দে-না ভাই চন্দন লাগিয়ে, আমাকে বলিস কেন। আমার দেওরপো পেট-রোগা, কী জানি কিসের থেকে কী হয়।

তৃতীয়া

ঐ তো ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। কিন্তু জাগলেন না তো। দয়াময়!

জয় প্রভু, জয় দড়ি-দয়াল প্রভু, মুখ তুলে চাও। তোমাকে দেব পরিয়ে প°য়তাঙ্ক্লিশ ভরির সোনার আংটি– গড়াভে দিয়েছি বেণী স্যাকরার কাছে।

# শ্বিতীরা

তিন বছর থাকব দাসী হয়ে. ভোগ দেব তিন বেলা।
ওলো বিনি. পাখাটা এনেছিস তো বাতাস কর্-না—
দেখছিস্ নে রোশদ্বরে তেতে উঠেছে ওঁর মেঘবরন গা।
ঘটি করে গণ্গাজলটা ঢেলে দে।
ঐথানকার কাদাটা দে তো ভাই আমার কপালে মাখিয়ে।
এই তো আমাদের খেদি এনেছে খিচুড়ি-ভোগ।
বেলা হয়ে গেল. আহা, কত কন্ট পেলেন প্রভু!
জয় দড়ীশ্বর, জয় মহাদড়ীশ্বর, জয় দেবদেবদড়ীশ্বর,
গড় করি তোমায়, টলাক তোমার মন।

মাথা কুটছি তোমার পায়ে, টল্বক তোমার মন। পাখা কর্লো; পাখা কর্, জোরে জোরে।

প্রথমা

কী হবে গো, কী হবে আমাদের—
দয়া হল না যে! আমার তিন ছেলে বিদেশে,
তারা ভালোয় ভালোয় ফিরলে হয়।

চরের প্রবেশ ম**ল্ট**ী

বাছারা, এখানে তোমাদের কাজ হল— এখন ঘরে গিয়ে জপতপ রতনিয়ম করো গে। আমাদের কাজ আমরা করি। প্রথমা

যাচ্ছি, কিল্তু দেখো মল্ট্রীবাবা, ঐ ধোঁয়টো যেন শেষ পর্যন্ত থাকে— আর ঐ বিল্বিপ্রটা যেন পড়ে না যায়।

মেয়েদের প্রস্থান

চর

মন্ত্রীমশায়, গোল বেধেছে শ্দ্রপাড়ায়।

গ্ৰন্থ

কী হল।

চর

দলে দলে ওরা আসছে ছ্বটে—বলছে, রথ চালাব আমরা।

সকলে

বলে কী! রাশ ছঃতেই পাবে না।

চর

ঠেকাবে কে তাদের। মারতে মারতে তলোয়ার যাবে ক্ষয়ে। মল্বীমশায়, বসে পড়লে যে।

মন্ত্ৰী

দল বে'ধে আসছে বলে ভয় করি নে— ভয় হচ্ছে পারবে ওরা।

সৈনিক

বল কী মন্ত্ৰীমহারাজ, শিলা জলে ভাসবে?

মশ্বী

নীচের তলাটা হঠাৎ উপরের তলা হয়ে ওঠাকেই বলে প্রলয়, বরাবর যা প্রচ্ছন্ন তাই প্রকাশ হবার সময়টাই যুগান্তর।

সৈনিক

আদেশ কর্ন কী করতে হবে, ভয় করি নে আমরা।

মন্ত্ৰী

ভয় করতেই হবে, তলোয়ারের বেড়া তুলে বন্যা ঠেকানো যায় না।

៦នា

এখন কী আদেশ বল্ন।

মন্ত্ৰী

বাধা দিয়ো না ওদের।
বাধা পেলে শক্তি নিজেকে নিজে চিনতে পারে—
চিনতে পারলেই আর ঠেকানো যায় না।

চর

ঐ যে এসে পড়েছে ওরা।

মশ্বী

কিছ্ম কোরো না তোমরা, থাকো স্থির হয়ে।

শ্রেদলের প্রবেশ দলপতি

আমরা এলেম বাবার রথ চালাতে।

মকী

় তোমরাই তো বাবার রথ চালিয়ে আসছ চিরদিন।

দলপতি

এতদিন আমরা পড়তেম রথের চাকার তলায়, দ'লে গিয়ে ধ্বলোয় যেতৃম চ্যাপটা হয়ে। এবার সেই বলি তো নিল না বাবা।

মক্তী

তাই তো দেখ**লেম**।

সকাল থেকে চাকার সামনে ধ্বলোয় করলে ল্বটোপ্রটি— ভয়ে উপরে তাকালে না, পাছে ঠাকুরের দিকে চোথ পড়ে— তব্ব তো চাকার মধ্যে একট্বও দেখা গেল না ক্ষর্ধার লক্ষণ।

একেই বলে অণ্নিমান্দ্য, তেজ ক্ষয় হলেই ঘটে এই দশা।

দলপতি

এবার তিনি ডাক দিয়েছেন তাঁর রশি ধরতে।

প্রোহত

রশি ধরতে! ভারি বৃদিধ তোমাদের। জানলে কী করে।

দলপতি

কেমন করে জানা গোল সে তো কেউ জানে না।
ভোরবেলায় উঠেই সবাই বললে সবাইকে,
ডাক দিয়েছেন বাবা। কথাটা ছড়িয়ে গোল পাড়ায় পাড়ায়,
পোরিয়ে গোল মাঠ, পোরিয়ে গোল নদী,
পাহাড় ডিঙিয়ে গোল খবর--ডাক দিয়েছেন বাবা।

সৈনিক

রক্ত দেবার জন্যে।

দলপতি

না, টান দেবার জন্যে।

প্রোহিত

বরাবর সংসার যারা চালায়, রথের রশি তাদেরই হাতে।

দলপতি

সংসার কি তোমরাই চালাও ঠাকুর?

প-ুরো।হত

স্পর্ধা দেখো একবার। কথার জবাব দিতে শিখেছে— সাগল বলে রক্ষশাপ। দলপতি

মন্ত্রীমশায়, তোমরাই কি চালাও সংসার।

মকাী

সে কী কথা। সংসার বলতে তো তোমরাই। নিজগ্রণেই চল, তাই রক্ষে। চালাক লোকে বলে আমরাই চালাচ্ছি। আমরা মান রাখি লোক ভুলিয়ে।

দলপতি

আমরাই তো জোগাই অল্ল, তাই তোমরা বাঁচ— আমরাই ব্রনি বন্দ্র, তাতেই তোমাদের লঙ্জারক্ষা।

সৈনিক

সর্বনাশ! এতদিন মাথা হে'ট করে বলে এসেছে ওরা— তোমরাই আমাদের অহাবস্তের মালিক। আজ ধরেছে উলটো বালি, এ তো সহা হয় না।

মন্ত্ৰী

সৈনিকের প্রতি

চুপ করো।
সদার, মহাকালের বাহন তোমরাই,
তোমরা নারায়ণের গর্ড়।
এখন তোমাদের কাজ সাধন করে যাও তোমরা।
তার পরে আসবে আমাদের কাজের পালা।

দলপতি

আয় রে ভাই, লাগাই টান, মরি আর বাঁচি।

মকী

কিন্তু বাবা, সাবধানে রাস্তা বাঁচিয়ে চোলো। বরাবর যে রাস্তায় রথ চলেছে যেয়ো সেই রাস্তা ধরে। পোড়ো না যেন একেবারে আমাদের ঘাড়ের উপর।

দলপতি

কথনো বড়ো রাস্তায় চলতে পাই নি, তাই রাস্তা চিনি নে। রথে আছেন থিনি তিনিই সামলাবেন। আয় ভাই, দেখছিস রথচ্ড়ায় কেতনটা উঠছে দুলে। বাবার ইশারা। ভয় নেই আর, ভয় নেই। ঐ চেয়ে দেখ্ রে ভাই, মরা নদীতে যেমন বান আসে দড়ির মধ্যে তেমনি প্রাণ এসে পেশচৈছে।

পুরোহিত

ছ্বলো, ছ্বলো দেখছি, ছ্বলো শেষে, রশি ছ্বলো পাষণেডরা।

মেয়েদের ছ্বটিয়া প্রবেশ

সকলে

ছ'ঝো না, ছ'ঝো না, দোহাই বাবা— ও গদাধর, ও বনমালী, এমন মহাপাপ কোরো না। প্থিবী যাবে ষে রসাতলে। আমাদের স্বামী ভাই বোন ছেলে কাউকে পারব না বাঁচাতে। চল্রে চল্, দেখলেও পাপ আছে।

প্রেম্পান

প্রোহিত

চোখ বোজো, চোখ বোজো তোমরা। ভক্ষ হয়ে বাবে জুম্ধ মহাকালের মূর্তি দেখলে।

সৈনিক

এ কি, এ কি, চাকার শব্দ নাকি— না আকাশটা উঠল আর্তনাদ করে?

প্রোাহত

হতেই পারে না— কিছ্বতেই হতে পারে না— কোনো শান্দোই লেখে না।

নাগরিক

নড়েছে রে, নড়েছে, ঐ তো চলেছে।

সৈনিক

কী ধ্লোই উড়ল— প্থিবী নিশ্বাস ছাড়ছে। অন্যায়, ঘোর অন্যায়! রথ শেষে চলল যে-– পাপ, মহাপাপ!

**म**्प्रमल

জয় জয়, মহাকালনাথের জয়!

প্রোহিত

তাই তো, এও দেখতে হল চোখে!

সৈনিক

ঠাকুর, তুমিই হ্রুকুম করো, ঠেকাব রথ-চলা। বৃন্ধ হয়েছেন মহাকাল, তাঁর ব্রন্থিলংশ হল— দেখলেম সেটা স্বচক্ষে।

প্রো।২ত

সাহস হয় না হুকুম করতে।
অবশেষে জাত খোয়াতেই বাবার যদি খেয়াল গেল
এবারকার মতো চুপ করে থাকো রঞ্জবলাল।
আসছে বারে ওঁকে হবেই প্রায়শ্চিত্ত করতে।
হবেই, হবেই, হবেই।
ওঁর দেহ শোধন করতে গণ্গা যাবে শ্বকিয়ে।

সৈনিক

গণ্গার দরকার হবে না।

ঘড়ার ঢাকনার মতো শ্দুগন্লোর মাথা দেব উড়িয়ে,

ঢালব ওদের রস্ক।

নাগরিক

মন্ত্ৰীমশায়, যাও কোথায়?

মশ্বী

যাব ওদের সংখ্যে রাশ ধরতে।

সৈনিক

ছি ছি, ওদের হাতে হাত মেলাবে তুমি!

মন্ত্ৰী

ওরাই যে আজ পেয়েছে কালের প্রসাদ। স্পন্টই গেল দেখা, এ মায়া নয়, নয় স্বান্দ। এবার থেকে মান রাখতে হবে ওদেরই সঙ্গে সমান হয়ে।

সৈনিক

তাই বলে ওদেরই এক সারে রশি ধরা! ঠেকাবই আমরা, রথ চলাক আর নাই চলাক।

ಶಕ್ಕಾ

এবার দেখছি চাকার তলায় পড়বার পালা তোমাদেরই।

সৈনিক

সেও ভালো। অনেক কাল চণ্ডালের রক্ত শ্বেষে চাকা আছে অশ্বচি, এবার পাবে শ্বদ্ধ রক্ত। স্বাদ বদল কর্বক।

পুরোহিত

কী হল মন্ত্রী, এ কোন্ শনিগ্রহের ভেলকি? রথটা যে এরই মধ্যে নেমে পড়েছে রাজপথে। প্থিবী তব্ব তো নেমে গেল না রসাতলে। মাতাল রথ কোথায় পড়ে কোন্ পল্লীর ঘাড়ে, কে জানে।

সৈনিক

ঐ দেখো, ধনপতির দল আর্তনাদ করে ডাকছে আমাদের। রথটা একেবারে সোজা চলেছে ওদেরই ভাণ্ডারের মুখে। যাই ওদের রক্ষা করতে।

মক্ষী

নিজেদের রক্ষার কথা ভাবো। দেখছ না, ঝংকেছে তোমাদের অস্ত্রশালার দিকে।

সৈনিক

উপায় ?

মকাী

ওদের সংশ্যে মিলে ধরো-সে রশি। বাঁচবার দিকে ফিরিয়ে আনো রথটাকে— দো-মনা করবার সময় নেই।

ু প্রস্থান

সৈনিক

কী করবে ঠাকুর, তুমি কী করবে।

পুরোহিত

বীরগণ, তোমরা কী করবে বলো আগে।

সৈনিক

কী করতে হবে বলো-না ভাইসকল!

সবাই যে একেবারে চুপ করে গেছ!
রিশি ধরব না লড়াই করব?

ঠাকুর, তুমি কী করবে বলোই-নাঃ

প্রোহিত

কী জানি, রশি ধরব না শাস্ত্র আওড়াব।

সৈনিক

राम, राम भव। तरथत अभन शाँक भानि नि कारना भन्नस्य।

দ্বিতীয় সৈনিক

চেয়ে দেখো-না, ওরাই কি টানছে রথ না রথটা আপনিই চলেছে ওদের ঠেলে নিয়ে।

তৃতীয় সৈনিক

এতকাল রথটা চলত যেন স্বপেন—
আমরা দিতেম টান আর ও পিছে পিছে আসত দড়িবাঁধা গোর্র মতো।
আজ চলছে জেগে উঠে। বাপ রে, কী তেজ।
মানছে না আমাদের বাপদাদার পথ—
একটা কাঁচা পথে ছুটেছে বুনো মহিষের মতো।
পিঠের উপর চড়ে বংসছে যম।

দ্বিতীয় সৈনিক ঐ যে আসছে কবি, ওকে জিজ্ঞাসা করি ব্যাপারটা কী।

প্রোহিত

পাগলের মতো কথা বলছ তোমরা। আমরাই ব্রুলেম না মানে, ব্রুবে কবি? ওরা তো বানিয়ে বানিয়ে বলে কথা—শাস্ত জানে কী?

কবির প্রবেশ

ন্বিতীয় সৈনিক

এ কী উলটোপালটা ব্যাপার কবি। প্রত্তর হাতে চলল না রথ, রাজার হাতে না— মানে ব্রুলে কিছু?

কবি

ওদের মাথা ছিল অত্যন্ত উচ্চ্,
মহাকালের রথের চ্ড়ার দিকেই ছিল ওদের দ্ভিট—
নীচের দিকে নামল না চোখ,
রথের দড়িটাকেই করলে তুচ্ছ।
মান্বের সংশা মান্বকে বাঁধে যে বাঁধন তাকে ওরা মানে নি।

রাগা বাধন আজ উন্মন্ত হরে লেজ আছড়াচ্ছে— দেবে ওদের হাড় গ‡ড়িয়ে।

প্রোহিত

তোমার শ্দুগন্লোই কি এত বৃদ্ধিমান— ওরাই কি দড়ির নিয়ম মেনে চলতে পারবে।

# কবি

পরেবে না হয়তো।

একদিন ওরা ভাববে, রথী কেউ নেই, রথের সর্বমিয় কর্তা ওরাই।

দেখো, কাল থেকেই শ্রের্ করবে চেটাতে—

জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের।

তখন এবাই হবেন বলরামের চেলা—

হলধরের মাতলামিতে জগংটা উঠবে টলমলিয়ে।

# পঃরোহিত

তখন যদি রথ আর-একবার **অচল হয়** বোধ করি তোমার মতো কবিরই ডাক পড়বে— তিনি ফ<sup>°</sup>বু দিয়ে যোরাবেন চাকা।

## কবি

নিতানত ঠাট্টা নয় প্রবৃতঠাকুর! রথযাত্রায় কবির ডাক পড়েছে বারে বারে, কাজের লোকের ভিড় ঠেলে পারে নি সে পেশছতে।

প্রোহিত

রথ তারা চালাবে কিসের জোরে। ব্রবিয়ে বলো।

### কবি

গান্তের জোরে নয়, ছন্দের জোরে।
আমরা মানি ছন্দ, জানি একঝোঁকা হলেই তাল কাটে।
মরে মান্থ সেই অস্কুদরের হাতে
চাল-চলন ধার একপাশে বাঁকা;
কুন্তকগের মতো গড়ন খার বেমানান,
ধার ভোজন কুংসিড,
ধার ওজন অপরিমিত।
আমরা মানি স্কুদরকে। তোমরা মানো কঠোরকে—
অন্তের কঠোরকে, শান্তের কঠোরকে।
ধাইরে ঠেলা-মারার উপর বিশ্বাস,
অন্তরের তালমানের উপর নয়।

সৈনিক

তুমি তো লম্বা উপদেশ দিয়ে চললে, ও দিকে যে লাগল আগন্ন।

ক্রবি

যুগাবসানে লাগেই তো আগন্ন। যা ছাই হবার তাই ছাই হয়, যা টি'কে যায় তাই নিয়ে স্ভিট হয় নবয**্**গের।

তুমি কী করবে কবি!

কবি

' আমি তাল রেখে রেখে গান গাব।

সৈনিক

কী হবে তার ফল?

কবি

যারা টানছে রথ তারা পা ফেলবে তালে তালে। পা যখন হয় বেতালা তখন খুদে খুদে খালখন্দগ্লো মারম্তি ধরে। মাতালের কাছে রাজপথও হয়ে ওঠে বন্ধ্র।

মেরেদের প্রবেশ

প্রথমা

এ হল কী ঠাকুর!
তোমরা এতদিন আমাদের কী শিখিয়েছিলে!
দেবতা মানলে না প্রজা, ভক্তি হল মিছে।
মানলে কিনা শ্রদ্দ্রেরর টান, মেলেচ্ছের ছোঁয়া!
ছিছি, কী ঘেলা।

কবি

প্রজো তোমরা দিলে কোথায়।

**দ্বিত**ীয়া

এই তো এইখানেই। ঘি ঢেলেছি, দুখ ঢেলেছি, ঢেলেছি গঙ্গাজল— রাস্তা এখনো কাদা হয়ে আছে! পাতায় ফুলে ওখানটা গেছে পিছল হয়ে।

कवि

পন্জো পড়েছে ধন্লোয়, ভক্তি করেছে মাটি। রথের দড়ি কি পড়ে থাকে বাইরে। সে থাকে মান্বে মান্বে বাঁধা, দেহে দেহে প্রাণে প্রাণে। সেইখানে জমেছে অপরাধ, বাঁধন হয়েছে দ্বর্জা।

তৃতীয়া

আর ওরা— যাদের নাম করতে নেই?

কবি

ওদের দিকেই ঠাকুর পাশ ফিরলেন—
নইলে ছন্দ মেলে না। একদিকটা উচ্চু হয়েছিল অতিশয় বেশি,
ঠাকুর নীচে দাঁড়ালেন ছোটোর দিকে,
সেইখান থেকে মারলেন টান, বড়োটাকে দিলেন কাত করে।
সমান করে নিলেন তাঁর আসনটা।

প্রথমা

তার পরে হবে কী।

ক্বি

তার পরে কোন্-এক যুগে কোন্-একদিন
আসবে উলটোরথের পালা।
তখন আবার নতুন যুগের উচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া।
এই বেলা থেকে বাঁধনটাতে দাও মন—
রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধুলোয় ফেলো না;
রাস্তাটাকে ভত্তিরসে দিয়ো না কাদা করে।
আজকের মতো বলো সবাই মিলে—
যারা এতদিন মরে ছিল তারা উঠুক বে'চে;
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে, তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ সন্ন্যাসী

জয় - মহাকালনাথের জয়!

# কবির দীক্ষা

আমি তো ভরতি হয়েছিলেম তোমার দলেই।

দোড় দিলে কেন।

ভয়ে।

ভয় কিসের।

থামলে কেন।

ভবভয়নিবারিণী সভার সভাপতি—

আহা, পরম ধার্মিক—

বললেন আমাকে, ঐ লক্ষ্মীছাড়াটা—

অমি জানি বলেছেন,

লক্ষ্মীছাড়াটা দিচ্ছে তোমাকে রসাত**লে**।

একেবারে ঐ শব্দটাই— রসাতলে।

অন্যায় তো বলেন নি।

বলো কী কবি!

জীবন আমার যাঁর সাধনায় মণন

সেই দেবতা তলিয়ে আছেন অতলে— খুড়ো-জ্যাঠারা বলেছেন সবাই—

তোমার দীক্ষায় না আছে অথেরি আশা, না আছে প্রমাথেরি।

পশ্চিত মানুষ তোমার খ্রেড়া-জ্যাঠারা, বলেন ঠিক কথাই।

সর্বনাশ তো তবে।

সত্য কথাটি বেরল মূখে— সর্বনাশ, ঐটের থেকেই সর্বলাভ— সর্বনেশেই মন কেডেছে কবির। ব্রুলেম কথাটা।
মিলছে তত্ত্বানন্দস্বামীর সঙ্গো।
শিবমন্ত দেন তিনি প্রলয়সাধনায়।

শিবমন্ত্র দিই আমিও।

অবাক করলে—
তুমি তো জানি কবি,
কবে হলে শৈষ।

কালিদাস ছিলেন শৈব। সেই পথের পথিক কবিরা।

কেন বল বেঠিক কথা। তোমরা তো মেতে আছ নাচে গানে।

জগৎজোড়া নাচগানেরই পালা আমাদের প্রভুর। কী বলেন তত্তানন্দস্বামী।

প্রনায় ছাড়া কথা নেই তাঁর মুখে।
তত্ত্বানন্দস্বামীর নাচ!
শুনলে গশ্ভীর গণেশ
ব্ংহিতধর্না করবেন অটুহাস্যে।
ত্যাগের দক্ষিয় নিয়েছি তাঁর কাছে।

যদি পরামশ দেন সবই ফ'্কে দিতে তবে কী করবে ত্যাগ। উপাড় করবে শান্য ঘড়াটাকে?

তুমি কাকে বল ত্যাগ কবি!

ত্যাগের রূপ দেখো ঐ ঝর্নায়, নিয়ত গ্রহণ করে তাই নিয়তই করে দান। নিজেকে যে শ্বকিয়েছে যদি সেই হল ত্যাগাঁ, তবে সব-আগে শিব ত্যাগ কর্বন অলপ্রণাকে।

কিন্তু সম্ন্যাসী শিব ভিক্ষাক, সেটা তো মানো। মহত্ব দিলেন তিনি জগতের দরিদ্রকে।

দারিদ্রে তাঁরই মহত্ত্ব মহৎ যিনি ঐশ্বর্যে।
মহাদেব ভিক্ষা নেন পাবেন ব'লে নয়—
আমাদের দানকে করতে চান সার্থক।

ভরব কেমন করে তাঁর অসীম ভিক্ষার ঝালি।

তিনি না চাইলে খ**্**জেই পেতেম না দেবার ধন।

ব্ৰলেম না কথাটা।

কিছ্ তিনি চান নি কুকুর-বেড়ালের কাছে।

'অল্ল চাই' বলে ডাক দিলেন মান্ষের দ্বারে।

বেরল মান্য লাঙল কাঁধে—

যে মাটি ফাঁকা ছিল, প্রকাশ পেল তাতে অল্ল।

বললেন 'চাই কাপড়'।

হাত পেতেই রইলেন—

বেরল ফলের থেকে তুলো,

তুলোর থেকে কাপড়।

ভাগ্যে তাঁর ভিক্ষার ঝালি অসীম।

তাই মান্য সন্ধান পায় অসীম সন্পদের।

নইলে দিন কাটত কুকুর-বেড়ালের মতো।

তোমরা কি বলো সব চেয়ে বড়ো সল্ল্যাসী ঐ কুকুর-বেড়াল।

তত্ত্বানন্দস্বামী কী বলেন।

তিনি বলেন, শিবের ভিক্ষার ঝালির টানে আমরা হব নিষ্কিণ্ডন। যার কিছা নেই দেবার, তার নেই দেনা। সংসারের নালিশ একেবারে বন্ধ তার নামে।

মান্বকে যদি দেউলে করেন তিনি, তবে ভিক্ষ্ম দেবতার ব্যাবসা হবে যে অচল। তাঁর ভিক্ষের ঝ্লির টানে মান্ব হয় ধনী— যদি দান করতেন ঘটত সর্বনাশ।

তোমার কথা শানে বোধ হচ্ছে, মিথো নয় পারাণের কথাটা। ভিক্ষাক শিবের বরেই রাবণের স্বর্ণলঞ্কা। কিন্তু আগান কেন লাগে সে লঞ্চায়।

সে যে করলে ভিক্ষে বন্ধ। লাগল জমাতে।
দিতে যেমনি পারলে না, যেমনি লাগল কাড়তে,
অমনি ঘটল সর্বনাশ।
ভিক্ষ্ব দেবতা শ্বারে বসে হাঁকেন, দেহি দেহি।
তব্ আমরা কোণে বসে আছি নেংটি প'রে, দেবো কিই বা!
কেউ বা লোভে পড়ে ভাঙতে চার না জমানো ধন।

তবে কি য়ুরোপখণ্ডকে বলবে শিবের চেলা।

বলতে হয় বৈকি।
নইলে এত উন্নতি কেন।
মেনেছে ওরা মহাভিক্ষ্বর দাবি।
তাই বের করে আনছে নব নব সম্পদ—
ধনে প্রাণে জ্ঞানে মানে।

অশান্তিও তো কম দেখছি নে ওদের মধ্যে।

যখন শিবের ভোগ ভেঙে নিজের দিকে চুরি করে
উৎপাত বাধে তখন অশিবের।
ত্যাগের ধনে মান্য ধনী, চুরির ধনে নয়।
আমরা কুঁড়ে, ভিক্ষ্ক দেবতাকে দিই নে কিছ্ব।
তাই মর্রাছ সব দিকেই—
থেতে ফসল যায় মরে,
প্রকুরে জল যায় শ্রিকারে,
দেহে ধরে রোগ, মনে ধরে অবসাদ,
বিদেশী রাজা দেয় দুই কান মলে।
শিবের ঝুলি ভরব যেদিন, সেদিন আমাদের সব ভরবে।

কিন্তু গোড়ায় বলছিলে যে রসের কথাটা শিবের ঝুলিতে তো তার খবর মেলে না।

মেলে বৈকি। গাছের ত্যাগ ফল দিয়ে। ফল ফলে না রস না হলে। প্রাণের ধনই হল আনন্দ, যাকে বলি রস। যেখানে রসের দৈনা, ভরে না সেখানে প্রাণের কমণ্ডুলা।

শ্মশানে কেন দেখি তোমার ঐ দেবতাকে।

মৃত্যুতে তাঁর বিলাস বলে নয়, মৃত্যুকে জয় করবেন বলে।
যে দেবতারা অমরাবতীতে

দ্বল্বই নেই তাঁদের মৃত্যুর সঙ্গে।
মানুষের যিনি শিব

তিনি বিষপান করেন বিষকে কাটাবেন বলে।
'ভিক্ষা দাও' 'ভিক্ষা দাও' দ্বারে দ্বারে রব উঠল তাঁর কপ্ঠেসে মৃত্যিভিক্ষা নয়, নয় অবজ্ঞার ভিক্ষা।
নিঝ'রিগীর স্নোত যখন হয় অলস
তখন তার দানে পৎক হয় প্রধান।
দ্বল আত্মার তামসিক দানে
দেবতার তৃতীয় নেত্রে আগ্নন ওঠে জ্বলো।

# রথযাত্রা

আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান প্রমথনাথ বিশীর কোনো রচনা হইতে এই নাট্যদ্শ্যের ভারতি আমার মনে আসিয়াছিল।

- ১ নাগরিক। মহাকালের রথষান্তার এবার যে রথ অচল হয়ে রইল। কিছ্বতেই নড়লেন না। কার দোষে হল তা জানি, গণংকার গ্রনে বলে দিয়েছেন।
  - ২ নাগরিক। হয়তো কারো দোষ নেই, হয়তো মহাকাল ক্লান্ত, আর চলতে রাজি নন।
- ১ নাগরিক। আরে বল কী। চলতে রাজি না হলে আমাদের চলবে কী করে। ঐ দেখো-না, রথের দড়িটা পড়ে আছে, কত যুন্গের দড়ি— কত মান্ব্রের হাত পড়েছে ঐ দড়িতে, এমন করে তো কোনোদিন ধুলোয় পড়ে থাকে নি।
- ৩ নাগরিক। রথ যদি না চলে, আর ঐ দড়ি যদি পড়ে থাকে, তা হলে ও যে সমস্ত রাজ্যের গলায় দড়ি হবে।
- ৪ নাগরিক। বাবা রে, ঐ দড়িটা দেখে ভর লাগছে, মনে হচ্ছে ও যেন ক্রমে ক্রমে সাপ হরে ফণা ধরে উঠবে।
  - ৩ নাগরিক। দেখ্-না ভাই, একট্ব একট্ব যেন নড়ছে মনে হচ্ছে।
- ১ নাগরিক। আমরা যদি না নড়াতে পারি, ও যদি আপনি নড়ে ওঠে, তা হলে যে সর্বনাশ হবে।
- ৩ নাগরিক। তা হলে জগতের সব জোড়গ্বলো বিজোড় হয়ে উঠবে রে। তা হলে রথটা চলবে আমাদের ব্বকের পাঁজরের উপর দিয়ে। আমরা ওকে নিজে চালাই বলেই তো ওর চাকার তলায় পড়ি নে। এখন উপায়?
  - ১ নাগরিক। ঐ দেখ্-না, প্রুব্তঠাকুর বসে মন্ত্র পড়ছে।
- ২ নাগরিক। রথযাত্রায় সব আগেই ঐ পর্র্বতঠাকুরের দলরাই তো দড়ি ধরে প্রথম টানটা দিয়ে থাকেন। এবার কি শুধ্ব মন্ত পড়েই কাজ সারবেন নাকি।
- ৪ নাগরিক। চেণ্টার র্ন্টি হয় নি। ভোরের বেলা সেই অন্ধকার থাকতে সবার আগে ওঁরাই তো একচোট টানাটানি করে নিয়েছেন। কলিযুগে ওঁদের কি আর তেজ আছে রে।
- ৩ নাগরিক। ঐ দেখ্, আমার কেমন মনে হচ্ছে ঐ রশিটা যেন যুগ-যুগাল্ভরের নাড়ীর মতো দব্দব্ করছে।
- ১ নাগরিক। আমার মনে হচ্ছে ঐ রথ চলবে কোনো এক প্র্ণ্যান্থা মহাপ্রুষ্থের স্পর্শ পেলে।
- ২ নাগরিক। আরে, রথ চালাতে প্রাত্থা মহাপ্রেরেজনাে বসে থাকলে শ্ভলন্ত তাে বসে থাকবে না। ততক্ষণ আমাদের মতাে পাপাছাাদের দশা হবে কী।
  - ১ নাগরিক। পাপাত্মাদের দশা কী হবে সেজন্য ভগবানের মাথাব্যথা নেই।
- ২ নাগরিক। বলিস কী রে। প্রাাজাদের জন্যে এ জগৎ তৈরি হয় নি। তা হলে যে আমরা অতিষ্ঠ হতুম। স্থিটো আমাদেরই জন্যে। দৈবাৎ দ্টো-একটা প্রাাজা দেখা দেয়, বেশিক্ষণ টিকতে পারে না— আমাদের ঠেলা খেয়ে বনে জঙ্গালে গ্রহায় তাদের আশ্রয় নিতে হয়।
- ১ নাগরিক। তা হলে তুমিই দড়াটা ধরে টান দাও-না দাদা— দেখা যাক রথ এগোয় না দড়াটা ছে'ড়ে, না তুমিই পড় মুখ থুবড়ে।
- ২ নাগরিক। দাদা, আমাদের সংশ্ব প্র্ণ্যাত্মাদের তফাতটা এই ষে, গ্রন্তিতে তারা একটা-দ্বটো, আমরা অনেক। যদি ভরসা করে সেই অনেকে মিলে টান দিতে পারি রথ চলবেই। মিলতে পারলেম না বলে টানতে পারলেম না, প্র্ণ্যাত্মাদের জন্যে শ্নোর দিকে তাকিয়ে রইলেম।
  - ৪ নাগরিক। ওরে ভাই, দড়িটা মনে হল যেন নড়ে উঠল, কথাবার্তা সামলে বলিস রে।
  - ১ নাগরিক। শান্দের আছে রাক্ষমত্ত্তের রথের প্রথম টানটা পর্রোহিতের হাতে, শ্বিতীয়

প্রহরে দ্বিতীয় টানটা রাজার—সেও তো হয়ে গেল, রথ এগোল না—এখন তৃতীয় টানটা কার হাতে পড়বে।

# সৈন্যদলের প্রবেশ

- ১ সৈনা। বড়ো লজ্জা দিলে রে! স্বয়ং রাজা হাত লাগালে, সঙ্গে সঙ্গে আমরা হাজার জনে ধরে টান দিল্ম, চাকার একট্ব ক্যাঁচকোঁচ শব্দও হল না।
- ২ সৈন্য। আমরা ক্ষরিয়, আমরা তো শ্দের মতো গোরা নই—রথ টানা আমাদের কাজ নয়, আমাদের কাজ রথে চড়া।
- ২ সৈনিক। কিংবা রথ ভাঙা। ইচ্ছে করছে কুড়্বশখানা নিয়ে রথটাকে ট্করো ট্করো করে ফেলি। দেখি মহাকাল কেমন ঠেকাতে পারেন।
- ১ নাগরিক। দাদা, তোমাদের অস্তের জোরে রথ চলবেও না, রথ ভাঙবেও না। গণংকার কী গ্রনে বলেছে তা শোন নি ব্রিব:
  - ১ সৈনিক। কীবল্তো।
  - ১ নাগরিক। ত্রেতাষ্ক্রে একবার যে কাণ্ড ঘটেছিল, এখন তাই ঘটবে।
  - ১ সৈনিক। আরে, ত্রেতাযুগে তো লব্দাকাণ্ড ঘটেছিল।
  - ১ নাগরিক। সে নয়, সে নয়।
  - ২ সৈনিক। কিম্কিন্ধ্যাকাণ্ড?
- ১ নাগরিক। তারই কাছাকাছি। সেই-যে শ্রে তপস্যা করতে গিয়েছিল, মহাকাল তাতেই তো সেদিন খেপে উঠেছিলেন। তার পর রামচন্দ্র শ্রের মাথা কেটে তবে বাবাকে শানত করেছিলেন।
- ৩ সৈনিক। আজ তো সে ভয় নেই, আজ ব্রাহ্মণই তপস্যা ছেড়ে দিয়েছে, শ্দ্রের তো কথাই নেই।
- ১ নাগরিক। এখনকার শ্দেরা কেউ কেউ ল্বিক্রে ল্কিয়ে শাস্ত্র পড়তে আরম্ভ করেছে। ধরা পড়লে বলে, আমরা কি মান্য নই। স্বয়ং কলিয়েগ শ্দের কানে মলা দিতে বসেছে যে তারা মান্য। রথ যে চলে না তাতে মহাকালের দোষ কী— না চললেই ভালো। যদি চলতে শ্রু করে তা হলে চন্দ্রম্য গৃহ্ডিয়ে ফেলবে। শ্দু চোখ রাভিয়ে বলে কিনা 'আমরা কি মান্য নই'! কালে কালে কতই শ্নব!
  - ১ সৈনিক। আজ শ্দু পড়ছে শাস্ত্র, কাল ব্রাহ্মণ ধরবে লাঙল! সর্বনাশ!
- ২ সৈনিক। তা হলে চল্, ওদের পাড়ায় গিয়ে একবার কষে হাত চালানো যাক। ওরা মান্ব না আমরা মান্ব, প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিই।
- ২ নাগরিক। রাজাকে কে গিয়ে বলেছে, কলিযুগে শাস্ত্রও চলে না, অস্ত্রও চলে না, একমাত্র চলে স্বর্ণমনুদ্র। রাজা তাই আমাদের ধনপতি শেঠজিকে তলব করেছেন। ধনপতি টান দিলেই রথ চলবে এই রকম সকলের বিশ্বাস।
- ১ সৈনিক। বেনের টানে যদি রথ চলে তা হলে আমরা অস্ত্র গলায় বে'ধে জলে ডুবে মরব।
- ২ সৈনিক। তা, রাগ করলে চলবে কেন। বেনের টান আজকাল সব জায়গাতেই লেগেছে। এমন-কি, প্রক্রেখন্র ছিলেটা বেনের টানেই চণ্ডল হয়ে ওঠে। তার তীরগালো বেনের ঘরেই তৈরি।
- ৩ সৈনিক। তা সতিা, আজকাল আমাদের রাজত্বে রাজা থাকেন সামনে, কিন্তু পিছনে থাকে বেনে।
- ১ সৈনিক। পিছনেই থাকে তো থাক্-না-- আমরা তো থাকি ডাইনে-বাঁয়ে, মান তো আমাদেরই।
- ৩ সৈনিক। পাশে যে থাকে তার মান থাকতে পারে, কিল্তু পিছনে যে থাকে ঠেলাটা যে তারই।

#### ধনপতির অন্টরদের প্রবেশ

- ১ সৈনিক। এরা সব কে।
- ২ সৈনিক। আংটির হীরে থেকে আলোর উচ্চিংড়েগ্রলো চোথের উপর লাফ দিয়ে পড়ছে।
- ত সৈনিক। গলায় সোনার হার নয়তো, সোনার শিকল বললেই হয়। কে এরা।
- ১ নাগরিক। এরাই তো আমাদের ধনপতি শেঠীর দল। ঐ সোনার শিকল দিয়ে এরা মহাকালকৈ বে'ধে ফেলেছে বলেই তাঁর রথ চলছে না।
  - ১ সৈনিক। তোমরা কী করতে এসেছ।
- ১ থনিক। রাজা আমাদের প্রভু ধনপতিকে ডেকে পাঠিয়েছেন। কারো হাতে রথ চলছে না, তাঁর হাতে চলবে বলেই সবাই আশা করে আছে।
  - ২ সৈনিক। সবাই বলতে কে রে বাপ্র? আর আশাই বা করে কেন।
  - ২ ধনিক। আজকাল যা-কিছ্ব চলছে সবই যে ধনপতির হাতে চলছে।
  - ১ দৈনিক। এখনই দেখিয়ে দিতে পারি তলোক্সার তার হাতে চলে না, আমাদের হাতে চলে।
  - ৩ ধনিক। তোমাদের হাত চালাচ্ছে কে সেটা বুঝি এখনো খবর পাও নি।
  - ১ সৈনিক। চুপ বেয়াদব!
  - ২ ধনিক। আমর। চুপ করব? আজ আমাদেরই আওয়াজ জলে স্থলে আকাশে তা জান?
  - ১ সৈনিক ৷ তোমাদের আওয়াজ? আমাদের শতঘাী যখন বজ্রনাদ করে ওঠে—
- ২ ধনিক। তোমাদের শতঘ্রী বজ্রনাদে আমাদেরই কথা এক ঘাট থেকে আর-এক ঘাটে, এক হাট থেকে আর-এক হাটে ঘোষণা করবার জন্যে আছে।
  - ১ নাগরিক। দাদা, ওদের সংখ্যে ঝগড়া করে পেরে উঠবে না।
  - ১ সৈনিক। কীবল? পারব না?
- ১ নাগরিক। না, তোমাদের কোনো তলোয়ার ওদের নিমক খেয়েছে, কোনোটা বা ওদের ঘ্র খেয়েছে, খাপ থেকে বের করতে গেলেই তা ব্রুতে পারবে।
- ১ ধনিক। শ্নেছিলেম রথের দড়িতে হাত দেবার জন্যে নর্মাদাতীরের বা্বাজিকে আজ আন। হয়েছিল। কী হল খবর জান?
- ২ ধনিক। জানি বৈকি। যথন এরা গ্রহায় গিয়ে পেশছল, দেখল, প্রভু পদ্মাসনে দ্ই পা আটকে চিত হয়ে পড়ে আছেন। সাড়াশব্দ নেই। বহ্কণ্টে ধ্যান ভাঙানো হল। কিন্তু পা-দ্ঝানা আড়ণ্ট কাঠ হয়ে গেছে, চলে না।
- ১ নাগরিক। শ্রীচরণের দোষ কী। তারা আজ ৬৫ বছরের মধ্যে একবারও চলার নাম করে নি। তা, বাবাজি বললেন কী?
- ২ ধনিক। বলা-কওয়ার বালাই নেই। চাঞ্চল্যের অপবাদ দিয়ে জিবটাকে একেবারে কেটেই ফেলেছেন। গোঁ গোঁ করতে লাগলেন, তার থেকে যার ষেরকম খেয়াল সে সেই রকমেরই অর্থ করে নিলে।
  - ১ র্ঘানক। তার পরে?
- ২ ধনিক। তার পর ধরাধরি করে বাবাজিকে রথতলা পর্যত্ত আনা গেল। কিন্তু যেমনি দড়ি ধরলেন রথের চাকা মাটির মধ্যে বসে যেতে লাগল।
- ১ ধনিক ৷ হা, হা, বাবাজি নিজের মনটাকে যেমন গভীরে ডুবিয়েছেন, মহাকালের রথটাকে ্স্বেধ তেমনি তলিয়ে দিচ্ছিলেন ব্ঝি?
- ২ ধনিক। ওঁর পশ্মষ্ট্রি বংসরের উপবাসের ভারে চাকা বসে গেল। একদিনের উপবাসের ধাকাতেই আমাদের পা চলতে চায় না।
  - ১ নাগরিক। উপবাসের ভারের কথা বলছ, তোমাদের অহংকারের ভারটা বড়ো কম নয়।
- ২ নাগরিক। সে ভার আপনাকেই আপনি চূর্ণ করে। দেখব আজ তোমাদের ধনপতির মাথা কেমন হেণ্ট না হয়।

১ ধনিক। আচ্ছা দেখো। বাবা মহাকালের ভোগ জোগায় কে। সে তো আমাদের ধনপতি। যদি বন্ধ করে দেয় তা হলে তাঁর যে চলা না-চলা দুই সমান হয়ে উঠবে। পেট চলা হল সব চলার মূলে।

#### মন্ত্রী ও ধনপতির প্রবেশ

ধনপতি। মন্ত্ৰীমশাই, আজ আমাকে ডাক পড়ল কেন।

মন্ত্রী। রাজ্যে যখনই কোনো অনর্থপাত হয় তখনই তো তোমাকেই সর্বাগ্রে ডাক পড়ে।

ধনপতি। অর্থপাতে যার প্রতিকার সম্ভব আমার দ্বারা তার চুন্টি হয় না। কিন্তু আজকের সংকটটা কী রক্ষের।

भन्ती। भूत्मक ताथ रय, भराकात्मत तथ आक काता राएउत जेत्मरे हमरक ना।

ধনপতি। শানেছি। কিল্তু মল্বী এ-সব কাজ তো এতদিন--

মন্ত্রী। জানি, এতদিন আমাদের প্ররোহিত ঠাকুররাই এ-সব কাজ চালিয়েছেন। কিন্তু তথন যে এ'রা স্বাধীন সাধনার জােরে নিজে চলতেন, চালাতেও পারতেন। এখন এ'রা তােমাদেরই দ্বারে অচল হয়ে বাঁধা, এখন এ'দের হাতে কিছুই চলবে না।

ধনপতি। অন্য অন্য বারে রাজা সেনাপতি রাজপারিষদ সকলেই রথের রশিতে হাত লাগাতেন, কখনো তো বাধা ঘটে নি। তখন আমরা তো কেবল চাকায় তেল জুগিয়ে এসেছি, রশিতে টান দিই নি তো।

মন্ত্রী। দেখো শেঠজি, রথযান্ত্রাটা আমাদের একটা পরীক্ষা। কাদের শক্তিতে সংসারটা সতিই চলছে বাবা মহাকালের রথচক ঘোরার দ্বারা সেইটেরই প্রমাণ হয়ে থাকে। যথন প্র্রোহিত ছিলেন নেতা তখন তাঁরা রিশ ধরতে না-ধরতে রথটা ঘ্রমভাঙা সিংহের মতো ধড়ফড় করে নড়ে উঠত। এবারে যে কিছ্বতেই সাড়া দিল না। তার থেকে প্রমাণ হচ্ছে শাস্ত্রই বল, শস্ত্রই বল, সমস্ত অর্থাহীন হয়ে পড়েছে— অর্থা এখন তোমারই হাতে। সেই তোমার সার্থাক হাতটি আজ রথের রিশতে লাগাতে হবে।

ধনপতি। আগে বরঞ্চ আমার দলের লোকে চেণ্টা করে দেখুক, যদি একট্খানি কে'পেও ওঠে আমিও হাত দেব, নইলে সকল লোকের সামনে—

মন্ত্রী। কেন আর দেরি করা শেঠজি। রাজ্যের সমস্ত লোক উপোস করে আছে, রথ মণ্দিরে গিয়ে না পেণছিলে কেউ জলগ্রহণ করবে না। তোমার চেন্টাতেও যদি রথ না চলে লজ্জা কিসের, স্বয়ং পুরোহিত রাজা সকলেরই চেন্টা ব্যর্থ হল, দেশস্কুধ লোক তো তা দেখেছে।

ধনপতি। তাঁরা হলেন লোকপাল, আমরা হল্ম পালের লোক: জনসাধারণে তাঁদের বিচার করে এক রকমে, আমাদের বিচার করে আর-এক রকমে। রথ যদি না চলে আমার লজ্জা আছে, কিল্তু রথ যদি চলে তা হলে আমার ভয়। তা হলে আমার সেই শ্ভাদ্দেটর স্পর্ধা কোনো লোক ক্ষমা করতে পারবেই না। তখন কাল থেকে তোমরাই ভাবতে বসবে আমাকে খর্ব করা যায় কী উপায়ে।

মন্ত্রী। যা বলছ সবই সত্য হতে পারে, কিন্তু তব্ ও রথ চলা চাই। আর বেশিক্ষণ যদি দিবধা কর তা হলে দেশের লোক খেপে যাবে।

ধনপতি। আছো, তবে চেণ্টা করে দেখি। কিন্তু যদি দৈবক্রমে আমার চেণ্টা সফল হয় তা হলে আমার অপরাধ নিয়ো না। (দলের লোকদের প্রতি) বলো সিন্ধিরস্তৃ!

সকলে। সিন্ধিরস্তু!

ধনপতি। বলো, জয় সিদ্ধিদেবী!

সকলে। জয় সিদ্ধিদেবী।

ধনপতি। টানব কী! এ রশি যে তুলতেই পারি নে। মহাকালের রথও যেমন ভারী, রশিও তেমনি, এ ভার বহন কি সহজ লোকের কর্ম। (দলের লোকের প্রতি) এসো, তোমরাও সবাই এসো। সকলে মিলে হাত লাগাও। আমার খাতাণ্ডি কোথায় গেল। এসো, এসো। এসো কোষাধাক্ষ! আবার বলো, সিশ্ধিরস্তু—টানো। সিশ্ধিরস্তু, আর-এক টান! সিশ্ধিরস্তু—জোরে! নাঃ, কিছ্ই হল না। আমাদের হাতে রশিটা ক্রমেই যেন আড়ণ্ট হয়ে উঠছে।

नकला प्राः! प्राः!

১ সৈনিক। যাক। আমাদের মান রক্ষা হল।

ধনপতি। নমস্কার, মহাকাল! তুমি আমার সহায়, তাই তুমি স্থির হয়ে রইলে। আমার হাতে যদি তুমি চলতে, আমারই ঘাড়ের উপরে টলে পড়তে, একেবারে পিষে যেতুম।

খাতাণিও। প্রভু, এই যুগে আমাদের যে সম্মান সমাদর ক্লমেই বেড়ে উঠছিল সেটার বড়ো ক্ষতি হল।

ধনপতি। দেখো, এতকাল আমরা মহাকালের রথের ছায়ায় দাঁড়িয়ে লোকচক্ষর অগোচরে বড়ো হয়েছি। আজ রথের সামনে এসে পড়ে আমাদের সংকট ঘটেছে— আশেপাশে লোকের দাঁত-কিড়মিড় অনেক দিন থেকে শ্রাছ। এখন যদি স্পন্ট সবাই দেখতে পায় যে, রিশ ধরে আমরাই রথ চালাচ্ছি তা হলে আমাদের উপর এমন দৃষ্টি লাগবে যে বেশিক্ষণ টিকব না।

১ সৈনিক। যদি সেকাল থাকত তা হলে তোমার হাতে রথ চলল না বলে তোমার মাথা কাটা যেত।

ধনপতি। অর্থাং, তোমরা তা হলে হাতে কাজ পেতে। মাথা কাটতে না পেলেই তোমরা বেকার।

১ সৈনিক। আজ কেউ তোমাদের গায়ে হাত দিতে সাহস করে না : রাজাও না। এতে বাবা মহাকালেরই মান থর্ব হয়ে গেছে।

ধনপতি। সত্যি কথা বলি— যখন স্বাই গায়ে হাত দিতে সাহস করত তখন ঢের বেশি নিরাপদে ছিল্ম। আজ স্বাই যে আমাদের মানতে বাধ্য হয়েছে এরই মধ্যে আমাদের মরণ। মন্ত্রীন্দায়, চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবছ কী।

মন্ত্রী। ভাবছি সব রকম চেন্টাই ব্যর্থ হল, এখন কোনো উপায় তো আর বাকি নেই।

ধনপতি। ভাবনা কী। যখন তোমাদের কোনো উপায় খাটল না তখন মহাকাল নিজের উপায় নিজেই বের করবেন। তাঁর চলবার গরজ তাঁরই, আমাদের নয়: তাঁর ডাক পড়লেই যেখান থেকে হোক তাঁর বাহন ছুটে আসবে। আজ যাদের দেখাই যাচ্ছে না, কাল তারা সব চেয়ে বেশি চোখে পড়বে। তার আগে আমার খাতাপত্র সামলাই গে। এসো হে কোষাধ্যক্ষ, আজ সিন্ধ্কগন্লো একট্মশন্ত করে বন্ধ করতে হবে।

ধনপতি ও তার দলের প্রস্থান

#### চরের প্রবেশ

চর। মন্ত্রীমশায়, আমাদের শ্দ্রপাড়ায় ভারি গোল বেধে গেছে।

মন্ত্রী। কেন কী হয়েছে।

চর। দলে দলে আসছে সব ছনুটে। তারা বলে, বাবার রথ আমরা চালাব।

সকলে। বলে কী। রশি ছ;তেই দেব না।

চর। কিন্তু তাদের ঠেকাবে কে।

সৈন্যদল। আমরা আছি।

ে চর। তোমরা কজনই বা আছ। তাদের মারতে মারতে তোমাদের তলোয়ার ক্ষয়ে যাবে—তব্ এত বাকি থাকবে যে রথতলায় তোমাদের আর জায়গাই হবে না।

চর। মন্ত্রীমশায়, তুমি যে একেবারে বসে পড়লে?

মন্ত্রী। ওরা দল বে'ধে আসছে বলে আমি ভয় করি নে।

চর। তবে?

মন্ত্রী। আমার মনে ভয় হচ্ছে ওরা পারবে।

সৈনিক দল। বল কী, মন্ত্রী-মহারাজ, ওরা পারবে মহাকালের রথ টানতে! শিলা জলে ভাসবে!

মন্ত্রী। দৈবাং যদি পারে তা হলে বিধাতার নৃতন বিধি শ্রুর্ হবে। নীচের তলাটা হঠাৎ উপরের তলা হয়ে ওঠাকেই বলে প্রলয়। ভূমিকদ্পে মাটির মধ্যে সেই চেণ্টাতেই তো বিভীষিকা। যা বরাবর প্রাক্তর আছে তাই প্রকাশ হবার সময়টাই যুগান্তরের সময়।

সৈনিক দল। কী করতে চান, আমাদের কী করতে বলেন হৃতুম কর্ন। আমরা কিছ্ই ভয় করি নে।

মন্ত্রী। সাহস দেখাতে গিয়েই সংসারে ভর বাড়িয়ে তোলা হয়। গোঁয়াত মি করে তলোয়ারের বেড়া তুলে দিয়েই মহাকালের বন্যা ঠেকানো যায় না।

চর। তা কী করতে হবে বলেন।

মন্দ্রী। ওদের কোনো বাধা না দেওয়াই হচ্ছে সংপরামর্শ। বাধা দিলে শক্তি আপনাকে আপনি চিনতে পারে। সেই চিনতে দিলেই আর রক্ষে নেই।

সৈনিক দল। তা হলে আমরা দাঁড়িয়ে থাকি? ওরা আস্কুক?

চর। ঐ যে এসে পড়েছে।

মন্ত্রী। তোমরা কিচ্ছ্র কোরো না। দিথর হয়ে থাকো।

#### শ্রদলের প্রবেশ

মন্ত্রী। (দলপতির প্রতি) এই যে সর্দার। তোমাদের দেখে বড়ো খ্রিশ হল্ম। দলপতি। মন্ত্রীমশায়, আমরা বাবার রথ চালাতে এসেছি।

মন্দ্রী। চিরদিন তোমরাই তো বাবার রথ চালিয়ে এসেছ, আমরা তো উপলক্ষমাত্র। সে কি আর জানি নে।

দলপতি। এতদিন আমরা রথের চাকার তলার পড়েছি, আমাদের দ'লে দিয়ে রথ চলে গেছে। এবার তো আমাদের বলি বাবা নিল না।

মন্দ্রী। সে তো দেখতে পাচ্ছি। আজ ভোরবেলায় তোমাদের পণ্ডাশজন চাকার সামনে ধ্বলোয় লহুটোপর্টি করলে— তব্ চাকার মধ্যে একট্ব ক্ষ্বার লক্ষণ দেখা গেল না, নড়ল না, কাাঁ কোঁ করে চীংকার করে উঠল না— তাদের সতম্বতা দেখেই তো ভয় পেয়েছি।

দলপতি। এবারে রথের তলাটাতে পড়বার জন্যে মহাকাল আমাদের ডাক দেন নি—তিনি ডেকেছেন তাঁর রথের রাশটাকে টান দিতে।

পুরোহিত। সাত্য নাকি। কেমন করে জানলে।

দলপতি। কেমন করে জানা যায় সে তো কেউ জানে না। কিন্তু আজ ভোরবেলা থেকেই আমাদের মধ্যে হঠাৎ এই কথা নিয়ে কানাকানি পড়ে গেছে। ছেলেমেয়ে ব্ডো জোয়ান সবাই বলছে 'বাবা ডেকেছেন'।

সৈনিক। রম্ভ দেবার জন্যে।

দলপতি। না, টান দেবার জন্যে।

প্রের্হেড। দেখো বাবা, ভালো করে ভেবে দেখো, সমস্ত সংসার যার। চালায় মহাকালের রথের রশির জিম্মে তাদেরই 'পরে।

দলপতি। ঠাকুর, সংসার কি তোমরাই চালাও।

প্রোহিত। তা দেখো, কাল খারাপ বটে, তব্ হাজার হোক আমরা তো ব্রাহ্মণ বটে। দলপতি। মন্ত্রীমশায়, সংসার কি তোমরাই চালাও।

মন্ত্রী। সংসার বলতে তো তোমরাই। নিজগ্নণে চল, আমরা চালাক লোকেরা বলে থাকি আমরাই চালাচ্ছি। তোমাদের বাদ দিলে আমরা কজনই বা আছি।

দলপতি। আম্রাদের বাদ দিলে তোমরা যে কজনাই থাকো-না, থাকবে কী উপায়ে?

মন্ত্ৰী। হাঁ, হাঁ, সে তো ঠিক কথা।

দলপতি। আমরাই তো জোগাচ্ছি অল, তাই খেয়ে তোমরা বেচ আছে। আমরাই ব্নছি বৃহত্ত তাতেই তোমাদের লংজারক্ষা।

সৈনিক। সর্বনাশ! এতদিন এরা আমাদেরই কাছে হাত জ্যোড় করে বলে আসছিল 'তোমরাই আমাদের অম্বস্কের মালিক'। আজ এ কী রকমের সব উলটো বুলি। আর তো সহ্য হয় না।

মন্ত্রী। (সৈনিকের প্রতি) চুপ করো। (দলপতিকে) সর্দার, আমরা তো তোমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিল্ম। মহাকালের বাহন তোমরাই, সে কথা আমরা বৃদ্ধি নে, আমরা কি এত মৃঢ়ে। তোমাদের কাজটা তোমরা সাধন করে দিয়ে যাও, তার পরে আমাদের কাজ করবার অবসর আমরা পাব।

দলপতি। আয় রে ভাই, সবাই মিলে টান দে। মরি আর বাঁচি আজ মহাকালের রথ নড়াবই।

মন্ত্রী। কিন্তু সাবধানে রাস্তা বাঁচিয়ে চোলো। যে রাস্তায় বরাবর রথ চলেছে সেই রাস্তায়। আমাদের ঘাড়ের উপর এসে না পড়ে যেন।

দলপতি। রথের 'পরে রথী আছেন, রাস্তা তিনিই ঠাউরে নেবেন, আমরা তো বাহন, আমরা কী বা বৃত্তিয়া রোধা আয় রে সবাই। ঐ দেখছিস রথের চ্ড়ায় কেতনটা দুলে উঠেছে, স্বয়ং বাবার ইশারা। ভয় নেই, আয় সবাই।

পুরোহত। ছুলে রে ছুলে! রাশ ছুলে! ছি, ছি!

নাগরিকগণ। হায়, হায়, কী সর্বনাশ!

প্রোহিত। চোথ বোজ্রে তোরা সব, সবাই চোথ বোজ্! ক্রুম্ধ মহাকালের মূর্তি দেখলে তোরা ভস্ম হয়ে যাবি।

সৈনিক। ও কী ও! এ কি চাকারই শব্দ না কি? না আকাশ আর্তনাদ করে উঠল?

পুরোহিত। হতেই পারে না।

নাগরিক। ঐ তো **নড়ল যেন**।

সৈনিক। ধুলো উড়েছে যে। অন্যায়, ঘোর অন্যায়! রথ চলেছে! পাপ! মহাপাপ!

শ্রদল। জয়, জয় মহাকালের জয়!

পুরোহিত। তাই তো. এ কী কাশ্ড হল!

সৈনিক। ঠাকুর, হ্রুকুম করো। আমাদের সমস্ত অস্ক্রশস্ত্র নিয়ে এই অপবিত্র রথ চলা বন্ধ করে দিই।

প্ররোহিত। হাকুম করতে তো সাহস হয় না। বাবা স্বয়ং যদি ইচ্ছে করে জাত খোয়ান, আমাদের হাকুমে তার প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

সৈনিক। তা হলে ফেলে দিই আমাদের অস্ত্র!

প্রোহিত। আর আমিও ফেলে দিই আমার প্থেপত!

নাগরিকগণ। আমরা যাই সব নগর ছেড়ে। মন্দ্রীমশার, তুমি কী করবে। কোথার যাচছ। মন্দ্রী। আমি যাচিছ ওদের সঙ্গে মিলে রশি ধরতে।

সৈনিক। ওদের সংগ্রে মিলবে?

মন্ত্রী। তা হলেই বাবা প্রসন্ন হবেন। স্পণ্ট দেখছি ওরা যে আজ তাঁর প্রসাদ পেরেছে। এ তো স্বংন নয়, মায়া নয়। ওদের থেকে পিছিয়ে পড়ে আজ কেউ মান রক্ষা করতে পারবে না, মান ওদের সংগা থেকে।

সৈনিক। কিন্তু তাই বলে ওদের সঙ্গো সার মিলিয়ে রিশ ধরা! ঠেকাবই ওদের। দলবল ডাকতে চলল্ম। মহাকালের রথের পথ রক্তে কাদা হয়ে যাবে।

প্রোহিত। আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব, মন্ত্রণা দেবার কাজে লাগতে পারব। মন্ত্রী। ঠেকাতে পারবে না। এবার দেখছি চাকার তলায় তোমাদেরই পড়তে হবে। সৈনিক। তাই সই। বাবার রথের চাকা এতদিন যত-সব চম্ভালের মাংস খেয়ে অশ্বচি হয়ে আছে। আজ শুম্ধ মাংস পাবে।

প্রোহিত। ঐ দেখো, ঐ দেখো মন্ত্রী! এরই মধ্যে রথটা রাজপথ থেকে নেমে পড়েছে। কোথায় কোন্ পল্লীর উপরে পড়বে কিছ্বই বলা যায় না।

হৈসনিক। ঐ যে ধনপতির দল ওখান থেকে চীংকার করে আমাদের ডাকছে। রথটা যেন ওদেরই ভাশ্ডার লক্ষ্য করে চলেছে। ওরা ভয় পেয়ে গেছে। চলো চলো, ওদের রক্ষা করি গে।

মন্দ্রী। নিজেদের রক্ষা করো, তার পরে অন্য কথা। আমার তো মনে হচ্ছে রথটা ঠিক তোমাদের অস্ত্রশালার দিকে ঝ্রুকৈছে, ওর আর কিছু চিহ্ন বাকি থাকবে না। ঐ দেখো।

সৈনিক। উপায়?

মন্ত্রী। ওদের সঙ্গোমিলে রশি ধরো-সে— তা হলে রক্ষা পাবার পথে রথের বেগটাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। আর শ্বিধা করবার সময় নেই।

<u>প্রস্থান</u>

সৈনিক। (পরস্পর) কী করবে। ঠাকুর, তুমি কী করবে।

পুরোহিত। বীরগণ, তোমরা কী করবে।

সৈনিক। জানি নে, রশি ধরব না লড়াই করব! ঠাকুর, তুমি কী করবে।

প্ররোহিত। জানি নে, রাশি ধরব না আবার শাস্ত্র আওড়াতে বসব।

- ১ সৈনিক। শ্বনতে পাচ্ছ— হ্বড়ম্বড় শব্দে প্রথিবীটা যেন ভেঙেচুরে পড়ছে।
- ২ সৈনিক। চেয়ে দেখো, ওরা টানছে বলে মনেই হচ্ছে না। রথটাই ওদের ঠেলে নিয়ে চলেছে।
- ৩ সৈনিক। প্রত্ঠাকুর, দেখছ রথটা যেন বে°চে উঠেছে। কী রকম হে°কে চলেছে। এতবার রথষাত্রা দেখেছি, ওঁর এরকম সজীবম্তি কখনো দেখি নি। এতকাল ঘ্নিয়ে ঘ্নিয়ে চলেছিল. আজ জেগে চলেছে। তাই আমাদের পথ মানছে না, নিজের পথ বানিয়ে নিচ্ছে।
- ২ সৈনিক। কিন্তু গেল যে সব। রথযাত্রার এমন সর্বনেশে উৎসব তো কোনোদিন দেখি নি। ঐ যে কবি আসছে, ওকে জিজ্ঞাসা করো-না, এ-সবের মানে কী।

প্রেছিত। আমরাই ব্রতে পারল্ম না. কবি ব্রতে পারবে? ওরা তো কেবল বানিয়ে কথা বলে, সনাতন শান্তের কথা জানেই না।

১ সৈনিক । শাস্ত্রের কথাগনলো কোন্কালে মরে গেছে ঠাকুর ! তাই তোমাদের কথা তো আর খাটে না দেখি। ওদের যে সব তাজা কথা, তাই শ্নলে বিশ্বাস হয়।

#### কবির প্রবেশ

২ সৈনিক। কবি, আজ রথযাত্রায় এই যে-সব উলটো-পালটা কাণ্ড হয়ে গোল, কেন ব্রুতে পারো?

কবি। পারি বৈকি।

১ সৈনিক। প্রেবতের হাতে, রাজার হাতে রথ চলল না, এর মানে কী।

কবি। ওরা ভূলে গিয়েছিল মহাকালের শ্ব্ধ্ রথকে মানলেই হল না, মহাকালের রথের দড়িকেও মানা চাই।

১ সৈনিক। কবি, তোমার কথা শ্নলে হঠাৎ মনে হয়, হয়তো বা একটা মানে আছে। খ'জৈতে গেলে পাওয়া যায় না।

কবি। ওরা বাঁধন মানতে চায় নি, শা্ধ্ম চলাকেই মেনেছিল। তাই রাগী বাঁধনটা উন্মন্ত হয়ে ওদের উপর লেজ আছড়াচ্ছে, গা্মিড়িয়ে যাবে।

প্রোহিত। আর তোমার শ্দ্রগ্রলোই কি এত ব্দিধমান যে দড়ির নিয়ম সামলে চলতে পারবে।

কবি। হয়তো পারবে না। একদিন ভাববে ওরাই রথের কর্তা, তখনই মরবার সময় আসবে।

দেখো-না, কালই বলতে শ্রুব্ করবে, আমাদেরই হাল লাঙল চরকা তাঁতের জয়। যে বিধাতা মান্বের বৃদ্ধিবিদ্যা নিজের হাতে গড়েছেন, অণ্তরে বাহিরে আম্তরস ঢেলে দিয়েছেন, তাঁকে গাল পাড়তে বসবে। তখন এ রাই হয়ে উঠবেন বলরামের চেলা, হলধরের মাতলামিতে জগংটা লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

প্রোহিত। তথন আবার রথ অচল হলে বোধ করি কবিদের ডাক পড়বে।

কবি। ঠাট্টা নয় প্রবৃতঠাকুর! মহাকাল বারেবারেই রথযাগ্রায় কবিদের ডেকেছেন। তারা কাজের লোকের ভিড ঠেলে পে\*ছিতে পারে নি।

পুরোহিত। তারা চালাবে কিসের জোরে।

কবি। গায়ের জোরে নয়ই। আমরা মানি ছন্দ, আমরা জানি এক-ঝোঁকা হলেই তাল কাটে। আমরা জানি স্কুন্দরকে কর্ণধার করলেই শক্তির তরী সতিয় বশ মানে। তোমরা বিশ্বাস কর কঠোরকে -শাস্থের কঠোর বা অস্থের কঠোর—সেটা হল ভীর্র বিশ্বাস, দুর্বলের বিশ্বাস, অসাড়ের বিশ্বাস।

সৈনিক। ওহে কবি, তুমি তো উপদেশ দিতে বসলে, ও দিকে যে আগন্ন লাগল। কবি। যুগে যুগে কতবার কত আগন্ন লেগেছে। যা থাকবার তা থাকবেই। সৈনিক। তুমি কী করবে।

কবি। আমি গান গাব, 'ভয় নেই'।

সৈনিক। তাতে হবে কী।

কবি। যারা রথ টানছে তারা চলবার তাল পাবে। বেতালা টানটাই ভয়ংকর।

সৈনিক। আমরা কী করব।

পুরোহিত। আমি কী করব।

কবি। তাড়াতাড়ি কিছ্ম করতেই হবে এমন কথা নেই। দেখো, ভাবো। ভিতরে ভিতরে নতুন হয়ে ওঠো। তার পরে ডাক পড়বার জন্যে তৈরি হয়ে থাকো।

# চণ্ডালিকা

প্রকাশ : ১৯৩৩

রাজেন্দ্রলাল মিশ্র -সম্পাদিত The Sanskrit-Buddhist Literature গ্রন্থের কাহিনী অবলম্বনে 'চম্ডালিকা' নাটিকা গ্রথিত।

প্রকাশের চার বংসর পর কবি -কতৃকি নাটিকাটি 'চণ্ডালিকা নৃত্যনাটো' রূপাণ্ডরিত হয়।

## ভূমিকা

রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যে শার্দ**্রলকর্ণাবদানের যে** সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাই থেকে এই নাটিকার গল্পটি গ্রেটিত।

গলেপর ঘটনাম্থল প্রাবহতী। প্রভু বৃশ্ব তথন অনাথিপি ডদের উদ্যানে প্রবাস যাপন করছেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দ একদিন এক গৃহস্থের বাড়িতে আহার শেষ করে বিহারে ফেরবার সময় তৃষ্ণ বোধ করলেন। দেখতে পেলেন এক চণ্ডালের কন্যা, নাম প্রকৃতি, কুয়ো থেকে জল তুলছে। তার কাছ থেকে জল চাইলেন, সে দিল। তাঁর রপ্প দেখে মেয়েটি মৃশ্ব হল। তাঁকে পাবার অন্য কোনো উপায় না দেখে মায়ের কাছে সাহায্য চাইলে। মা তার জাদ্বিদ্যা জানত। মা আঙিনায় গোবর লেপে একটি বেদী প্রস্তুত করে সেখানে আগন্ন জনলল এবং মন্তোচ্চারণ করতে করতে একে একে ১০৮টি অর্কফ্লে সেই আগন্নে ফেললে। আনন্দ এই জাদ্বর শক্তি রোধ করতে পারলেন না। রাত্রে তার বাড়িতে এসে উপস্থিত। তিনি বেদীর উপর আসন গ্রহণ করলে প্রকৃতি তাঁর জন্য বিছানা পাততে লাগল। আনন্দের মনে তথন পরিতাপ উপস্থিত হল। পরিবাণের জনো ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে কাঁদতে লাগলেন। ভগবান বৃশ্ব তাঁর অলৌকিক শক্তিতে শিষ্যের অবস্থা জেনে একটি বৌশ্বমন্ত

ভগবান বৃশ্ধ তাঁর অলোকিক শক্তিতে শিষ্যের অবস্থা জেনে একটি বৌশ্ধমন্ত্র আবৃত্তি করলেন। সেই মন্ত্রের জোরে চণ্ডালীর বশীকরণবিদ্যা দূর্বল হয়ে গেল এবং আনন্দ মঠে ফিরে এলেন।

#### প্রথম দুশ্য

মা। প্রকৃতি, ও প্রকৃতি! গেল কোথায়! কী জানি কী হল মেয়েটার। ঘরে দেখতেই পাই নে। প্রকৃতি। এই যে মা, এখানেই আছি।

যা। কোথায়!

প্রকৃতি। এই যে কুয়োতলায়।

মা। আশ্চর্য করলি তুই। বেলা গেল দ্পুর পেরিয়ে, কাঠফাটা রোদ, মাটি উঠেছে তেতে, পা ফেলা যায় না। ঘরের জল কোন্ সকালে তোলা হয়ে গেছে। পাড়ার মেয়েরা সবাই জল নিয়ে গেল ঘরে। ঐ দেখ্ ঠোঁট মেলে গরমে কাক ধ্কছে আমলকীগাছের ডালে। তুই এই বৈশেথের রোদ পোয়াছিস বিনি কাজে। প্রাণকথা শ্নেছি, উমা তপ করেছিলেন ঘর ছেড়ে বাইরে, রোদে প্রেড়; তোর কি তাই হল।

প্রকৃতি। হাঁমা, তপ করছি তো বটে। মা। অবাক করলে! কার জন্যে। প্রকৃতি। যে আমাকে ডাক দিয়েছে।

গান

যে আমারে দিয়েছে ডাক, দিয়েছে ডাক, বচনহারা আমাকে যে দিয়েছে বাক্। যে আমারি নাম জেনেছে ওগো তারি নামখানি মোর হৃদয়ে থাক্।

মা। কিসের ডাক।

প্রকৃতি। আমার মনের মধ্যে বাজিয়ে দিয়ে গেছে 'জল দাও'।

মা। পেড়ো কপাল! তোকে বলেছে 'জল দাও'। কে শ্নিন। তোর আপন জাতের কেউ? প্রকৃতি। তাই তো বললেন, তিনি আমার আপন জাতেরই।

গা। জাত লুকোস নি? বলেছিলি যে তুই চণ্ডালিনী?

প্রকৃতি। বলেছিলেম। তিনি বললেন, মিথ্যে কথা। তিনি বললেন, প্রাবণের কালো মেঘকে চণ্ডাল নাম দিলেই বা কাঁ, তাতে তার জাত বদলায় না, তার জলের ঘোচে না গ্রণ। তিনি বললেন, নিন্দে কোরো না নিজেকে। আত্মনিন্দা পাপ, আত্মহত্যার চেয়ে বেশি।

মা। তোর মুখে এ-সব কী শুনছি। তোর কি মনে পড়েছে প্রজিশ্মের কোনো কাহিনী। প্রকৃতি। এ কাহিনী আমার নতুন জন্মের।

মা। হাসালি তুই। নতুন জন্ম! ঘটল কবে।

প্রকৃতি। সেদিন রাজবাড়িতে বাজল বেলা-দ্বপ্রের ঘণ্টা, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্বর। মা-মরা বাছ্ররটাকে নাওয়াছিল্বম কুয়োর জলে। কখন সামনে দাঁড়ালেন বােশ্ধ ভিক্ষর, পাঁত বসন তাঁর। বললেন, জল দাও। প্রাণটা উঠল চমকে, শিউরে উঠে প্রণাম করলেম দ্র থেকে। ভারবেলাকার আলো দিয়ে তৈরি তাঁর র্প। বললেম, আমি চণ্ডালের মেয়ে, কুয়োর জল অশান্ধ। তিনি বললেন, যে মান্য আমি, তুমিও সেই মান্য, সব জলই তাির্থজল যা তাপিতকে দ্নিণ্ধ করে, তৃপত করে ত্যিতকে। প্রথম শ্নলাম এমন কথা, প্রথম দিলাম এক গণ্ড্য জল, যাঁর পায়ের ধ্লোর এক কণা নিতে কেপে উঠত ব্রু।

মা। ওরে অবোধ মেয়ে, হঠাং এতবড়ো হল তোর ব্বকের পাটা! এ পাগলামির প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। জানিস নে কোন্ কুলে তোর জন্ম?

প্রকৃতি। কেবল একটি গণ্ডা্ষ জল নিলেন আমার হাত থেকে, অগাধ অসীম হল সেই জল। সতে সমৃদ্র এক হয়ে গেল সেই জলে, ডুবে গেল আমার কুল, ধুয়ে গেল আমার জন্ম।

মা। তোর মুখের কথা সুখ্যু বদলে গেছে যে! জাদ্ম করেছে তোর কথাকে। কী বলিস নিজে বুঝতে পারিম কিছু?

প্রকৃতি। সমসত শ্রাবস্তীনগরে আর কি কোথাও জল ছিল না, মা। এলেন কেন এই কুয়োরই ধারে। একেই তো বলি নতুন জন্মের পালা। আমাকে দান করতে এলেন মানুষের তৃষ্ণা মেটাবার শিরোপা। এই মহাপুণাই খ্রুজছিলেন। যে জলে রত হল পূর্ণ সে জল তো আর কোথাও পেতেন না, কোনো তীর্থেই না। তিনি বললেন, বনবাসের গোড়াতেই জানকী এই জলেই স্নান করেছিলেন, সে জল তুলে এনেছিল গৃহক চন্ডাল। সেই অর্বাধ নেচে উঠছে আমার মন, গভীর কর্প্তে পাচছ দিনরাত—দাও জল, দাও জল।

গান

বলে দাও জল, দাও জল!
দেব আমি, কে দিয়েছে হেন সম্বল।
কালো মেঘ-পানে চেয়ে
এল ধেয়ে
চাতক বিহৰ্ণ—
দাও জল, দাও জল।

ভূমিতলে হারা উৎসের ধারা অন্ধকারে কারাগারে।

কার স্বৃগভীর বাণী
দিল হানি
কালো শিলাতল—
দাও জল, দাও জল।

মা। কী জানি বাছা, ভালো ঠেকছে না। ওদের মন্তরের খেলা আমি ব্ঝি নে। আজ তোর কথা চিনছি নে, কাল তোর মুখ চিনতেই পারব না। ওদের এ যে প্রাণ-বদলানো মন্তর।

প্রকৃতি। চিনতে পার নি এতদিন। যিনি চিনেছেন তিনি চেনাবেন। তাই আছি তাকিয়ে। রাজদ্বয়ারে দ্বপ্রের ঘণ্টা বাজে, মেয়েরা জল নিয়ে যায় ঘরে, শঙ্খচিল একলা ওড়ে দ্বে আকাশে, আমার ঘট নিয়ে এসে বসি কুয়োতলায় পথের ধারে।

মা। কার জন্যে।

প্রকৃতি। পথিকের জন্যে।

মা। তোর কাছে কোন্ পথিক আসবে, পার্গাল!

প্রকৃতি। সেই এক পথিক মা, সেই এক পথিক। তাঁর মধ্যে আছে বিশেবর সকল পথের সব পথিক। দিনের পর দিন চলে যায়, এলেন না তো। কোনো কথা না ব'লে তব্ কথা দিয়ে গিয়ে-ছিলেন, কিন্তু রাখলেন না কেন কথা। আমার মন যে হল মর্ভূমির মতো, ধ্ ধ্ করে সমস্ত দিন, হ্ হ্ করে তপত হাওয়া, সে যে পারছে না জল দিতে। কেউ এসে চাইলে না। গান

চক্ষে আমার তৃষ্ণা, ওগো

তৃষ্ণা আমার বক্ষ জনুড়ে।

বৃন্ধিবিহনি বৈশাখী দিন,

সন্তাপে প্রাণ যায় যে পনুড়ে।

ঝড় উঠেছে ত\*ত হাওয়ায়,

মনকে সনুদ্র শ্নো ধাওয়ায়,

অবগন্ঠন যায় যে উড়ে।

যে ফাল কানন করত আলো

কালো হয়ে সে শাকাল।

ঝরনারে কে দিল বাধা—

তাপের প্রতাপে বাঁধা

দঃখের শিখরচাড়ে।

মা। তোর আজকেকার কথা কিছু ব্রুতে পারছি নে, তোকে কী নেশা লেগেছে কী জানি। কী চাস, আমাকে সাদা করে বল্।

প্রকৃতি। আমি চাই তাঁকে। তিনি আচমকা এসে আমাকে জানিয়ে গেলেন, আমার সেবাও চলবে বিধাতার সংসারে, এতবড়ো আশ্চর্য কথা! সেবিকা আমি, এই কথাটি নিন তুলে ধনুলোর থেকে তাঁর বনুকের কাছে, এই ধনুতরো ফনুলটাকে।

মা। মনে রাথিস প্রকৃতি, ওদের কথা কানেই শোনবার, কাজে খাটাবার নয়। অদু, ভাদোষে যে কুলে জন্মছিস তার কাদার বৈড়া ভাঙতে পারে এমন লোহার খোন্তাও নেই কোনোখানে। অশ্বিচ তুই, তোর অশ্বিচ হাওয়া ছড়িয়ে বেড়াস নে বাইরে, যেখানে আছিস সেইখানট্কুতেই থাক্ সাবধানে। এই জায়গাট্কুর বাইরে সর্বহুই তোর অপরাধ।

প্রকৃতি।

গান

ফর্ল বলে, ধন্য আমি মাটির 'পরে,
দেবতা ওগো, তোমার সেবা আমার ঘরে।
জন্ম নিয়েছি ধর্লিতে
দয়া করে দাও ভূলিতে,
নাই ধ্লি মোর অন্তরে।
নয়ন তোমার নত করো,
দলগর্নি কাঁপে থরো থরো।
চরণপরশ দিয়ো দিয়ো,
ধ্লির ধনকে করো স্বগর্ণিয়,
ধরার প্রণাম আমি
তোমার তরে।

মা। বাছা, কিছু কিছু ব্রবতে পারি তোর কথা। তুই মেরেমান্স, সেবাতেই তোর প্রজা, সেবাতেই তোর রাজত্ব। এক নিমিষে জাত ডিঙিয়ে ষেতে পারে মেরেরাই; ধরা পড়ে, সবাই তারা রাজরানীর অংশ, যদি হঠাৎ সরে পড়ে ভাগোর পর্দাটা। স্থোগ তোর তো ঘটেছিল। মৃগ্রায় বেরিয়ে রাজার ছেলে এসেছিল তোরই এই কুয়োতলায়। মনে পড়ে তো?

প্রকৃতি। হাঁ, মনে পড়ে।

মা। কেন গোল নে রাজার ঘরে। রূপ দেখে সে তো ভূলেছিল।

প্রকৃতি। ভূলেছিল না তো কী। ভূলেইছিল যে, আমি মান্য। পশ্ব মারতে বেরিয়েছিল; চোখে ঠেকে পশ্বেকই, তাকেই চায় বাঁধতে সোনার শিকলে।

মা। তব্ব তো শিকার বলেও ঐ মুখ লক্ষ্য করেছিল সে। আর ভিক্ষ্ব, সে কি নারী বলে চিনেছে তোমাকে।

প্রকৃতি। ব্রুথবে না তুমি ব্রুথবে না। আমি ব্রুঝেছি, এতদিন পরে সেই আমাকে প্রথম চিনেছে। সে বড়ো আশ্চর্য।

গাল

ওগো, তোমার চক্ষ্ম দিয়ে মেলে সতাদ্থিট আমার সতার্প প্রথম করেছ স্থিট। তোমায় প্রণাম, তোমায় প্রণাম,

তোমার প্রণাম শতবার।

আমি তর্ণ অর্ণলেখা,
আমি বিমল জ্যোতির রেখা,
আমি নবীন শ্যামল মেঘে

প্রথম প্রসাদব্হিট।

তোমায় প্রণাম, তোমায় প্রণাম,

তোমায় প্রণাম শতবার।

তাঁকে চাই মা। নিতাশ্তই চাই। তাঁর সামনে সাজিয়ে ধরতে চাই আমার এ জন্মের প্জার ডালি। অশ্বিচ হবে না তাতে তাঁর চরণ। দেখ্ক সবাই আমার সপর্ধা। গৌরব করে বলতে চাই, আমি তোমার সেবিকা, নইলে সংসারে সবারই পায়ের কাছে চিরদিন বাঁধা পড়ে থাকতে হবে দাসী হয়ে।

মা। মিছে রাগ করিস কেন বাছা। দাসীজন্মই যে তোর। বিধাতার লিখন খণ্ডাবে কে।

প্রকৃতি। ছি ছি মা, আবার তোকে বলছি, ভুলিস নে, মিথ্যে নিন্দে রটাস নে নিজের- পাপ সে পাপ! রাজার বংশে কত দাসী জন্মায় ঘরে ঘার, আমি দাসী নই। রাক্ষণের ঘরে কত চণ্ডাল জন্মায় দেশে দেশে আমি নই চণ্ডাল।

মা। তোর সঙ্গে কথা কইতে পারি এমন কথা আমি জানি নে। তা ভালো, আমি নিজে যাব তাঁর কাছে। পায়ে ধরে বলব, তুমি অল নিয়ে থাক সব ঘর থেকেই, আমার ঘরে কেবল এক গণ্ড্ষ জল নিতে এসো।

প্রকৃতি।

গান

না না, ডাকব না, ডাকব না অমন করে বাইরে থেকে।
পারি যদি অন্তরে তার ডাক পাঠাব, আনব ডেকে।
দেবার ব্যথা বাজে আমার ব্বেকর তলে,
নেবার মান্য জানি নে তো কোথায় চলে,
এই দেওয়া-নেওয়ার মিলন আমার ঘটাবে কে।
মিলবে না কি মোর বেদনা তার বেদনাতে,
গঙ্গাধারা মিশবে না কি কালো যম্নাতে।
আপনি কী স্ব উঠল বেজে
আপনা হতে এসেছে যে,
গেল যখন আশার বচন গেছে রেখে।

প্থিবী যখন অনাব্নিটতে ফেটে চোচির, কী হবে মা, এক-ঘটি জল সংগ্রহ করে। আপনি আসবে না মেঘ আপন টানে, আকাশ ভরে দিয়ে?

মা। এ-সব কথা বলে লাভ কী। মেঘ আপনি আসে তো আসে, না আসে তো আসেই না। থেত-খন্দ যদি শ্কিয়ে যায় তাতে কার কিসের গরজ। আমরা আকাশে তাকিয়ে থাকি, আর কী করতে পারি।

প্রকৃতি। সে হবে না। তাকিয়ে বসে থাকব না, মন্তর জানিস তুই, সেই মন্তর হোক আমার বাহ,বন্ধন, আনুক তাঁকে টেনে।

মা। ওরে সর্বনাশী, বিশস কী! সাহস কেবলই বাড়ছে দেখি! আগন নিয়ে খেলা! এরা কি সাধারণ মানুষ! মন্তর খাটাব এদের 'পরে? শুনে বুক কে'পে ওঠে।

প্রকৃতি। রাজার ছেলের বেলায় মন্তর পড়তে চেয়েছিল কোন্ সাহসে।

মা। ভয় করি নে রাজাকে, সে শ্লে চড়াতে পারে। কিন্তু, এরা যে কিছুই করে না।

প্রকৃতি। আমি আর-কোনো ভর করি নে; ভর করি, আবার যাব নেমে, আবার আপনাকে ভূলব, আবার দুকব আঁধার কোঠার। সে যে মরণের বাড়া। আনতেই হবে তাঁকে, এতবড়ো কথা এত জাের করে বলছি, এ কি আশ্চর্য নয়—এই আশ্চর্যই তাে ঘটিরছে সে। আরাে আশ্চর্য কি ঘটবে না. আসবে না কি আমার পাশে। আমারই আধাে আঁচলে বসবে না ?

মা। তাঁকে আনতে পারি হয়তো, তুই তার ম্ল্যে দিতে পারবি? তোর কিচ্ছ্ই থাকবে না বাকি!

প্রকৃতি। না, কিছুই থাকবে না। আমার জন্মজন্মান্তরের সেই দায়, কিচ্ছুই থাকবে না, একেবারে সমস্তই মিটিয়ে দিতে পারলেই বেচে যাব। তাই তো চাই তাঁকে। কিচ্ছু থাকবে না আমার। আমার যুগাযুগোর অপেক্ষা করে থাকা এই জন্মেই সার্থক হবে, মন কেবলই তাই বলছে। সার্থক হবে। সেইজন্যেই তো শুনলুম এমন আশ্চর্য কথা—জল দাও। আজ জেনেছি, আমিও পারি দিতে। এই কথা স্বাই আমাকে ভুলিয়ে রেখেছিল। দেব, দেব, আজ আমার স্ব-কিছু দেব বলেই বসে আছি তাঁর পথ চেয়ে।

মা। তুই ধর্ম মানিস নে?

প্রকৃতি। কী করে বলব! তাঁকেই মানি যিনি আমাকে মানেন। যে ধর্ম অপমান করে সে ধর্ম মিথ্যে। অন্ধ ক'রে, মূখ বন্ধ ক'রে সবাই মিলে সেই ধর্ম আমাকে মানিরেছে। কিন্তু, সেদিন থেকে এই ধর্ম মানা আমার বারণ। কোনো ভয় আর নেই আমার—পড়্ তাের মন্তর, ভিক্ষ্কে নিয়ে আয় চন্ডালের মেয়ের পাশে। আমিই দেব তাঁকে সন্মান। এতবড়ো সন্মান আর কেউ দিতে পারবে না।

গান

আমি তারেই জানি তারেই জানি
আমায় যে জন আপন জানে—
তারি দানে দাবি আমার
যার অধিকার আমার দানে।
যে আমারে চিনতে পারে
সেই চেনাতেই চিনি তারে,
একই আলো চেনার পথে
তার প্রাণে আর আমার প্রাণে।
আপন মনের অন্ধকারে ঢাকল ধারা
আমি

ছ: ইরে দিল সোনার কাঠি, ঘ্রমের ঢাকা গেল ফাটি, নয়ন আমার ছ: টেছে তার আলো-করা ম: খের পানে।

মা। শাপ লাগার ভয় করিস নে তুই?

প্রকৃতি। শাপ তো লেগেই আছে জন্মকাল থেকে। এক শাপের বিষে আর-এক শাপের বিষ ক্ষয় হয়ে যায়। কোনো কথাই শন্নব না মা, শন্নব না, শন্নব না। শন্নন্ করে দে মন্ত্র। পারব না দেরি সইতে।

মা। আচ্ছা, তা হলে কী নাম তাঁর বল্। প্রকৃতি। তাঁর নাম আনন্দ। মা। আনন্দ? ভগবান ব্নেথর শিষা? প্রকৃতি। হাঁ, সেই ভিক্ষ্।

মা। তুই আমার ব্ক-চেরা ধন, আমার চোখের মণি— তোর কথাতেই এতবড়ো পাপে হাত দিছি।

প্রকৃতি। কিসের পাপ! যিনি স্বাইকে কাছে আনেন তাঁকে কাছে আনব, তাতে দোষ হয়েছে কী।

মা। ওঁরা প্রণ্যের জোরে টেনে আনেন মান্বকে। আমরা মন্তর পড়ে টানি, পশ্বকে টানে যে ফাঁসে। আমরা মথন করে তুলি পাঁক।

প্রকৃতি। ভালোই সে ভালোই, নইলে পঙ্কোম্ধার হয় না।

মা। ওগো, তুমি মহাপর্র্ষ, অপরাধ করবার শস্তি আমার যত, ক্ষমা করবার শস্তি তোমার তার চেয়ে অনেক বেশি। প্রভু, অসম্মান করতে বসেছি, তবু প্রণাম গ্রহণ করো।

প্রকৃতি। কিসের ভয় তোমার মা! মন্ত্র আমিই পড়ছি মায়ের মুখ দিয়ে। আমার বেদনা যদি আনে তাঁকে টেনে, আর তাই যদি হয় অপরাধ, তবে করবই অপরাধ, করবই। যে বিধানে কেবল শাস্তিই আছে, সান্থনা নেই, মানব না সে বিধানকে।

#### गान

দোষী করো, দোষী করো।
ধ্লায়-পড়া স্লান কুস্ম
পায়ের তলায় ধরো।
অপরাধে-ভরা ডালি
নিজ হাতে করো থালি,
তার পরে সেই শ্না ডালায়
তোমার কর্ণা ভরো।
তুমি উচ্চ, আমি তুচ্ছ—
ধরব তোমায় ফাঁদে
আমার অপরাধে।
আমার দোষকে তোমার প্রা
করবে তো কলঙ্কশ্না,
ক্ষমায় গেঁথে সকল চুটি
গলায় তোমার পরো।

প্রকৃতি। আমার সাহস! ভেবে দেখ্ তাঁর সাহসের জোর! কেউ বে কথা আমার কাছে বলতে পারে নি তিনি সহজেই বললেন, জল দাও। ঐট্রকু বাণী, তার তেজ কত—আলো করে দিলে আমার সমসত জন্ম; ব্কের উপরে কালো পাথরটা চিরকাল চাপা ছিল, দিলে সেটাকে ঠেলে, উছলে উঠল রসের ধারা। মিথ্যে তোর ভয়, তুই যে তাঁকে দেখিস নি। সমসত সকালবেলা ভিক্ষা শেষ করলেন প্রাবস্তীনগরে; এলেন মাঠ পেরিয়ে, শ্মশান পেরিয়ে, নদীর তীর বেয়ে, প্রথর রোদ্র মাথায় করে। কিসের জন্যে। আমার মতো মেয়েকেও কেবল ঐ একটি কথা বলবার জন্যে—জল দাও! মরে যাই, মরে যাই। কোথা থেকে নামল এত দয়া, এত প্রেম! নামল সেই ভীর্র কাছে যে সবার চেয়ে অযোগ্য। আর কিসের ভয় আমার! জল দাও! সেই জল যে আমার জন্ম ভয়ে উপচে উঠেছে, না দিতে পারলে তো বাঁচব না। জল দাও! এক নিমেষে জেনেছি, জল আছে আমার, অফ্রান জল, সে আমি জানাব কাকে। তাই তো ডাকছি দিনরাত। শ্রনতে যদি না পান, ভয় নেই, দে তোর মন্তর পড়ে। সইবে তাঁর সইবে।

মা। মাঠপারের রাস্তা দিয়ে ঐ যে কারা চলেছে, প্রকৃতি, পীতবসন-পরা। প্রকৃতি। তাই তো, ও যে দেখছি সংঘের সব শ্রমণ। শ্রনছ না, পড়ছেন মন্ত্র?

#### পথে শ্রমণেরা

লোকস্স পাপ্পকিলেসঘাতকো যোজত স্বদ্ধব্ব-ঞানলোচনো। লোকস্স পাপ্পকিলেসঘাতকো বন্দামি বুশ্ধম্ অহ্মাদরেণ তম্।

প্রকৃতি। মা, ঐ যে তিনি চলেছেন সবার আগে আগে। এই কুয়োতলার দিকে ফিরে তাকালেন না। আর-একবার তো বলে যেতে পারতেন, জল দাও। মনে হয়েছিল, আমাকে উনি ফেলে যেতে পারবেন না, আমি যে ওঁর নিজের হাতের নতুন স্ফি। (বসে পড়ে বার বার মাটিতে মাথা ঠুকে) এই মাটি, এই মাটি, এই মাটিই তোর আপন—হতভাগিনী, কে তোকে আলোতে ফ্রটিয়ে তুলেছিল এক মুহুতের জন্যে। তাকে কি দয়া বলে। শেষে পড়তে হল এই মাটিতেই—চিরদিন মিশিয়ে থাকতে হবে এই মাটিতেই, যত লোক চলে রাশ্ভায় তাদের পায়ের তলায়।

মা। বাছা, ভূলে যা, ভূলে যা এ সমস্ত-কিছ্ন। তোর এক নিমেষের স্বাদ্ধ দিয়ে ওরা যাছে চলে, যাক যাক। যা টোকবার নয় তা যত শীঘ্র যায় ততই ভালো।

প্রকৃতি। এই প্রতিদিনের চাই চাই চাই, এই প্রতি মৃহ্তের অপমান, ব্রকের ভিতরে এই খাঁচার পাখির পাখা-আছড়ে-মরা, একেই বলে ব্যান? যা ব্রকের সব শিরা কামড়ে ধরে থাকে, ছাড়তে চায় না, তাই ব্যান? আর ঐ ওরা, নেই কোনো বাঁধন, নেই কোনো স্থদ্বঃখ, নেই কোনো সংসারের বোঝা—ভেসে চলে যায় শরংকালের মেঘের মতো—ওরাই আছে জেগে, ওরাই ব্যান নয়?

মা। তোর কন্ট দেখতে পারি নে প্রকৃতি। ওঠ্ তুই। আনবই তাঁকে মন্দ্র পড়ে। নিয়ে আসব ধ্লোর পথ দিয়েই। 'কিছ্ চাই না' বলার অহংকার ভাঙব তাঁর—'চাই চাই' বলেই আসতে হবে তাঁকে ছুটে।

প্রকৃতি। মা, তোমার মল্য জীবস্থির আদিকালের। এদের মল্য কাঁচা, এই সেদিনকার। ওরা পারবে না তোমার সংশ্যে। তোমার মল্যের টানে খুলবে ওদের মল্যের গাঁঠ। ওঁকে হারতেই হবে, হারতেই হবে।

মা। কোথায় যাচ্ছে ওরা।

প্রকৃতি। ওরা বায় এইমার জানি, ওরা কোনোখানেই বায় না। বর্ষা আসবে কিছ্বদিন পরে, তখন বসবে চাতুর্মাস্যে। আবার বাবে, কী জানি কোথায়। একেই ওরা বলে জেগে থাকা!

মা। পাগলি, তবে কী বলছিস মন্তরের কথা। চলে যাচ্ছে কত দ্রে—কোথা থেকে আনব ্ ফিরিয়ে।

প্রকৃতি। যেখানেই যাক ফেরাতেই হবে, দরে নেই তোর মন্তরের কাছে।

गान

যায় যদি যাক সাগরতীরে।

আবার আসন্ক, আবার আসন্ক, আসন্ক ফিরে।

রেখে দেব আসন পেতে

হদয়েতে,

পথের ধনুলো ভিজিয়ে দেব অগ্রনীরে।

যায় যদি যাক শৈলশিরে।

আসন্ক ফিরে, আসন্ক ফিরে।

লন্কিয়ে রব গিরিগন্হায়,

ডাকব উহায়—

আমার দ্বপন ওর জাগরণ রইবে ঘিরে।

আমাকে করলে না দয়া, আমি ওকে দয়া করব না। তোর সব চেয়ে যে নিষ্ঠার মদ্র পড়িস তাই—পাকে পাকে দাগ দিয়ে দিয়ে জড়াক ওর মনকে। য়াবে কোথায় আমাকে এড়িয়ে, পারবে কেন। মা। ভাবনা করিস নে। অসাধ্য হবে না। তোকে দেব মায়াদপণি। সেইটি হাতে নিয়ে নাচবি। তার ছায়া পড়বে তাতে। সেই আয়নাতেই দেখতে পাবি কী হল তার, কতদ্র সে এল।

প্রকৃতি। ঐ দেখ্, পশ্চিমে জমল মেঘ, ঝড়ের মেঘ। মন্দ্র খাটবে মা, খাটবে। উড়ে যাবে শা্ব্দ সাধন, শা্কনো পাতার মতো। নিববে বাতি। পথ দেখা যাবে না। ঘা্রে ঘা্রে এসে পড়বে এই দরজার, নিশীথরাতে ঝড়ে বাসাভাঙা পাখি যেমন করে এসে পড়ে অন্ধকার আভিনার। ব্রক দা্র্দা্র্ করছে, মনের মধ্যে ঝিলিক দিচ্ছে বিজন্লি, ফেনিয়ে ফেনিয়ে ঢেউ উঠছে যে সমা্দ্রে তার পার দেখি নে।

মা। এখনো ভেবে দেখ্। মাঝখানে তো আঁতকে উঠবি নে ভয়ে? ধৈর্য থাকবে তোর? মন্দেরে বেগ চ'ড়ে যাবে যখন, হঠাৎ ঠেকাতে গেলে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। জনলবার জিনিস সমশ্ত যাবে ছাই হয়ে, তবে নিববে আগন্ন, এই কথাটা মনে রাখিস।

প্রকৃতি। তুই ডরছিস কার জন্যে। সে কি তেমনি মান্ব। কিছুতে কিছু হবে না তার— শেষ পর্যক্তই আসন্ক সে চলে, আগ্নের পথ মাড়িয়ে মাড়িয়ে। আমি মনের মধ্যে দেখতে পাছি, সামনে প্রলয়ের রাহি, মিলনের ঝড়, ভাঙনের আনন্দ।

গান

হদয়ে মন্দ্রিল ডমর্ গ্রেগ্রের,
ঘন মেঘের ভূরে, কুটিল কুণিড,
হল রোমাণিত বন বনাশ্তর;
দর্শিল চণ্ডল বক্ষোহিশোলে
মিলনস্বপেন সে কোন্ অতিথি রে।
স্থন-বর্ষণ-শব্দ-মুখরিত
বন্ধ্রসচিকত গ্রুসতিকত শব্রী,
মালতীবল্লরী কাপায় পল্লব
কর্ণ কল্পোলে,
কানন শাক্ষত বিলিকাংকৃত।

### ন্বিতীয় দৃশ্য

প্রকৃতি। বৃক ফেটে যাবে! আমি দেখব না আয়না, দেখতে পারব না। কী ভয়ংকর দৃঃখের ঘ্ণিঝড়। বনস্পতি শেষকালে কি মড়্মড়্ করে ল্টোবে ধ্লোয়, অভ্রভেদী গোরব তার পড়বে ভেঙে?

মা। দেখ্ বাছা, এখনো যদি বলিস, ফিরিয়ে আনবার চেণ্টা করি আমার মন্ত্রকে। তাতে আমার নাড়ী ছি'ড়ে যায় যদি, যায় নিজের প্রাণ, সেও ভালো, কিন্তু ঐ মহাপ্রাণ রক্ষে পাক।

প্রকৃতি। সেই ভালো মা, থাক্ তোমার মন্ত্র। আর কাজ নেই।—না না না — পথ আর কতথানিই বা! শেষ পর্যন্ত আসতে দে তাকে, আসতে দে, আমার এই ব্রেরের কাছ পর্যন্ত। তার পরে সব দ্বংখ দেব মিটিয়ে, আমার বিশ্বসংসার উজাড় করে দিয়ে। গভীর রাত্রে এসে পেছিবে পথিক, সমস্ত ব্রেরের জরালা দিয়ে জরালিয়ে দেব প্রদীপ, আছে স্বধার ঝরনা গভীর অন্তরে, তারই জলে অভিষেক হবে তার— যে শ্লান্ত, যে তশ্ত, যে ক্ষতিবিক্ষত। আর-একবার সে চাইবে, জল দাও— আমার হাদয়সমুদ্রের জল! আসবে সেইদিন। তাের মন্ত্র চল্বক, চল্বক।

#### गान

দর্থ দিয়ে মেটাব দর্থ তোমার,
স্নান করাব অতল জলে বিপর্ল বেদনার।
মোর সংসার দিব যে জরালি,
শোধন হবে এ মোহের কালি,
মরণবাথা দিব তোমার চরণে উপহার।

মা। এত দেরি হবে জানতুম না বাছা। আমার মন্ত্র শেষ হল ব্রিঝ। আমার প্রাণ যে কপ্তে এসেছে।

প্রকৃতি। ভয় নেই মা, আর-একট্ব সয়ে থাক্। একট্বখানি। বেশি দেরি নেই।

মা। আষাঢ় তো পড়েছে, ওঁদের চাতুর্মাস্য তো আরম্ভ হল।

প্রকৃতি। ওঁরা গেছেন বৈশালীতে গোশিরসংঘে।

মা। কী নিষ্ঠার তুই! সে যে অনেক দ্র।

প্রকৃতি। বহুদুরে নয়। সাত দিনের পথ। পনেরো দিন তো কেটে গেল। এতদিনে মনে হচ্ছে, টলেছে আসন, আসছে আসছে, যা বহুদুরে, যা লক্ষযোজন দ্রে, যা চন্দুসূর্য পেরিয়ে, আমার দ্ব হাতের নাগাল থেকে যা অসীম দ্রে তাই আসছে কাছে। আসছে, কাঁপছে আমার ব্রুক ভূমিকন্পে।

মা। মন্ত্রের সব অর্পা পূর্ণ করেছি, এতে বন্ধ্রুপাণি ইন্দ্রকে আনতে পারত টেনে। তব্ব দেরি হচ্ছে। কী মরণান্তিক যুম্পই চলছে। কী দেখেছিলি তুই আয়নাতে।

প্রকৃতি। প্রথম দেখেছি, আকাশজোড়া কুয়াশা, দৈত্যের সংশ্যে লড়াই করে ক্লাশত দেবতার ফ্যাকাশে মন্থের মতো। কুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে বেরোছে আগন্ন। তার পরে কুয়াশাটা স্তবকে স্তবকে ছি'ড়ে ছি'ড়ে গেল—ফনুলে-ওঠা ফেটে-পড়া প্রকাশ্ড বিষফোড়ার মতো—লাল হয়ে উঠল রঙ! সেদিন গেল। পরের দিন দেখি, পিছনে ঘন কালো মেঘ, বিদন্থ খেলছে, সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, জনুলছে আগন্ন সর্বাশ্য ঘিরে। আমার রক্ত এল হিম হয়ে। ছনুটে তোকে বলতে গেলন্ম, এখনি দে তোর মলা বন্ধ করে। গিয়ে দেখি তুই শিবনেত্র, কাঠের মতো বঙ্গে, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে, জ্ঞান নেই। মনে হল, তোর মধ্যেও কোনোখানে দাউ-দাউ জনুলছে আগন্ন। যে পাবক দিয়ে তিনি ঢেকেছেন আপনাকে তোর অশ্নিনাগিনী ফোঁস্ ফোঁস্ করে তাকে ছোবল মারছে, চলছে দ্বন্ধযুম্ধ। ফিরে এসে আয়না তুলে দেখি, আলো গেছে— শন্ধন্দ্র দ্বঃখ দ্বঃখ, অসীম দ্বঃখের মন্তি।

মা। মরে পড়ে গেলি নে তাই দেখে! তারই তো ঝলক লেগেছিল আমার প্রাণের মধ্যে; মনে হল, আর সইবে না। প্রকৃতি। যে দ্বংশের রূপ দেখেছি সে তো তাঁর একলার নয়, সে আমারও; আমাদের দ্বজনের। ভীষণ আগ্বনে গলে মিশেছে সোনার সঙ্গে তাঁবা।

মা। ভয় হল না তোর মনে?

প্রকৃতি। ভয়ের চেয়ে অনেক বেশি—মনে হল দেখলমে, স্থিতির দেবতা প্রলয়ের দেবতার চেয়ে ভয়ংকর— আগ্রনকে চাবকাচ্ছেন তাঁর কাজে, আর আগ্রন কেবলই গোম্রাচ্ছে গর্জাচ্ছে। সংতধাতুর কোটোতে কী আছে তাঁর পায়ের সামনে—প্রাণ না মৃত্যু? আমার মনে ফ্রলতে লাগল একটা আনন্দ। তাকে কী বলব? নতুন স্থিতির বিরাট বৈরাগ্য। ভাবনা নেই, ভয় নেই, দয়া নেই, দয়্রখ নেই—ভাঙছে, জরলে উঠছে, গলে বাচ্ছে, ছিটকে পড়ছে স্ফ্রলিঙ্গ। থাকতে পারলম্ম না, আমার সমুস্ত শরীর-মন নেচে নেচে উঠল অণিন্দিখার মতো।

#### গান

হে মহাদ্বংখ, হে র্দ্র, হে ভরংকর,
থহে শংকর, হে প্রলয়ংকর।
হোক জটানিঃস্ত অশ্নিভুজ্জামদংশনে জর্জর স্থাবর জ্জাম,
ঘন ঘন ঝন-ঝন, ঝন-নন ঝন-নন
পিনাক টংকরো।

মা। কী রকম দেখলি তোর ভিক্কাকে।

প্রকৃতি। দেখলম, তাঁর অনিমেষ দ্ভিট বহুদ্বে তাকিয়ে, গোধ্লি-আকাশের তারার মতো। ইচ্ছে হল, আপনার কাছ থেকে চলে যাই অনন্তযোজন দুরে।

মা। তুই আয়নার সামনে তখন নাচছিলি—তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন?

প্রকৃতি। ধিক্ ধিক্, কী লঙ্জা! মনে হচ্ছিল, থেকে থেকে চোখ লাল হয়ে উঠছে, অভিশাপ দিতে যাচ্ছেন। আবার তখনি পা দিয়ে মাড়িয়ে দলে ফেলছেন রাগের অধ্যারগ্লো। শেষকালে দেখলেম, তাঁর রাগ ফিরল কাঁপতে কাঁপতে শেলের মতো নিজের দিকে, বিধল গিয়ে মর্মের মধ্যে।

মা। সমস্ত সহ্য করাল তুই?

প্রকৃতি। আশ্চর্য হয়ে গেলন্ম। আমি, এই আমি, এই তোমার মেয়ে, কোথাকার কে তার ঠিকানা নেই—তাঁর দৃঃখ আর এর দৃঃখ আজ এক। কোন্ স্থির যজ্ঞে এমন ঘটে—এতবড়ো কথা কেউ কোনোদিন ভাবতে পারত!

মা। এই উৎপাত শান্ত হবে কর্তাদনে।

প্রকৃতি। যতদিন-না আমার দুঃখ শাশ্ত হবে। ততদিন দুঃখ তাঁকে দেবই। আমি মুক্তি যদি না পাই তিনি মুক্তি পাবেন কী করে।

মা। তোর আয়না শেষ দেখেছিস কবে।

প্রকৃতি। কাল সন্ধেবেলায়। বৈশালীর সিংহদরজা পেরিয়েছেন কিছুদিন আগে, গভীর রাতে। বাধ হয় গোপনে, শ্রমণদের না জানিয়ে। তার পরে কখনো দেখেছি, নদী পেরলেন খেয়া নোকোয়; দেখেছি দৃর্গম পাহাড়ে; দেখেছি সন্ধে হয়ে এসেছে, মাঠে তিনি একা; দেখেছি অন্ধকারে, গভীর রাতে, বনের পথে। যত যাছে দিন, স্বশ্নের খোর আসছে ঘন হয়ে, চলেছেন কোনো বিচার না করে, নিজের সঙ্গে সমস্ত দ্বন্দ্ব শেষ করে দিয়ে। মৃথে একটা বিহ্নলতা, দেহে একটা শৈথিলা— দৃই চোখের সামনে যেন বস্তু নেই; নেই সত্যমিথা, নেই ভালোমন্দ; আছে চিন্তাহীন অন্ধ লক্ষ্য, নেই তার কোনো অর্থ।

মা। আ**জ কোথায় এসেছেন আন্**দাজ করতে পারিস?

প্রকৃতি। কাল সন্ধ্যার সময় দেখেছি উপলী নদীর ধারে পাটল গ্রামে। নববর্ষায় জলের ধারা

উন্মন্ত, ঘাটের কাছে প্ররোনো পিপ্রল গাছ, জোনাকি জরলছে ডালে ডালে, তলায় শেওলা-ধরা বেদী— সেইখানে এসেই হঠাৎ চম্কে দাঁড়ালেন। অনেকদিনের চেনা জায়গা; শ্রেনছি, ঐখানে বসে ভগবান ব্রুধ একদিন রাজা স্প্রভাসকে উপদেশ দির্মোছলেন। দ্রুই হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন, স্বন্ধ ভাঙল হঠাৎ। তথান ছুঁড়ে ফেলে দিলেম আয়না, ভয় হল কী জানি কী দেখব। তার পরে গেছে সমসত দিন, কিছ্ম জানতে চাই নি, আশা করছি, আশা ছাড়ছি— এমনি করে আছি বসে। এখন রাত আসছে অন্ধকার হয়ে। প্রহরী হাঁক দিয়ে চলেছে রাস্তায়, এক প্রহর গেল ব্রিম কেটে! আর সময় নেই, সময় নেই মা, এ রাত ব্যর্থ করিস নে। তোর সব জোরটা দে ঐ মন্তে।

মা। আর পারছি নে বাছা। মলা দুর্বল হয়ে এল, আমার প্রাণ ও শরীর এসেছে অবশ হয়ে।

প্রকৃতি। দুর্বল হলে চলবে না। দিস নে হাল ছেড়ে। ফেরবার দিকে মুখ ফিরিয়েছেন বা, বাঁধনে শেষ টান পড়েছে— হয়তো টি কবে না। হয়তো বেরিয়ে য়াবেন আমার এ জন্মের সংসার থেকে. আর পাব না নাগাল কিছুতেই। তখন আমারই স্বশেনর পালা, আবার চন্ডালিনীর মায়াম্তি। পারব না সইতে সেই মিথ্যে। পায়ে পড়ি মা, দে একবার তোর সমস্ত শক্তি। এবার শুরু কর্ তোর বস্বধ্রামন্ত্র, টলতে থাক্ প্রাবানদের তুষিত স্বর্গলোক।

গ্ৰান

আমি তোমারি মাটির কন্যা. कननी वभान्धताः তবে আমার মানবজন্ম কেন বঞ্চিত করা ৷ পবিত্র জানি যে তুমি পবিত্র জন্মভূমি--মানবকন্যা আমি যে ধন্যা প্রাণের পর্ণ্যে ভরা। কোন্ স্বর্গের তরে তোমায় তৃচ্ছ করে, ওরা রহি তোমার বক্ষ-'পরে। আমি যে তোমারি আছি নিতাশ্ত কাছাকাছি--তোমার মোহিনীশক্তি দাও আমারে হৃদয়প্রাণ-হরা।

মা। যেমন বলেছিলেম তেমনি প্রস্তৃত হয়েছ তো?

প্রকৃতি। হয়েছি! কাল ছিল শ্রুকান্বিতীয়ার রাত, করেছি গশ্ভীয়ায় অবগাহনস্নান। এই তো চাল দিয়ে, দাড়িমের ফর্ল দিয়ে, সিদ্রে দিয়ে, সাতিট রত্ন দিয়ে, চক্র একেছি আঙিনায়। পিইতেছি হলদে কাপড়ের ধ্রজাগর্বলি, থালায় রেখেছি মালাচন্দন, জরালিয়েছি বাতি। স্নানের পর কাপড় পরেছি ধানের অঞ্কুরের রঙ, চাঁপার রঙের ওড়না। পর দিকে আসন করে সমস্ত রাত ধ্যান করেছি তাঁর ম্তিত। ঝোলোটি সোনালি স্বতোয় ঝোলোটি গ্রন্থি দিয়ে রাখী পরেছি বাঁহাতে।

মা। আচ্ছা, তবে নাচো তোমার সেই আহ্বানের নাচ— প্রদক্ষিণ করো। আমি বেদীর কাছে মন্ত পড়ছি।

প্রকৃতি।

গান

মম রুশ্ধ মুকুলদলে এসো
সৌরভ-অম্তে।

মম অখ্যাত তিমিরতলে এসো
গোরবনিশীথে।

এই মুলাহারা মম শুকি,
এসো মুক্তাকণার তুমি মুক্তি।

মম মোনী বীণার তারে তারে

এসো সংগীতে।

নব অরুণের এসো আহ্নান—

চিররজনীর হোক অবসান, এসো।
এসো শুক্তারার,
এসো শাল্র-অলুধারার,
সিন্দ্র পরাও উষারে
তব রন্মিতে।

মা। প্রকৃতি, এইবার তোমার আয়নাটা নিয়ে দেখো। দেখছ— কালো ছায়া পড়েছে বেদীটার উপরে? আমার বৃক ভেঙে বাচ্ছে, পারছি নে। দেখো আয়নাটা— আর কত দেরি।

প্রকৃতি। না, দেখব না, দেখব না, আমি শ্বনব মনের মধ্যে—ধ্যানের মধ্যে। হঠাৎ সামনে দেখব বদি দেখা দেন। আর-একট্ সয়ে থাকো মা— দেবেন দেখা, নিশ্চর দেবেন। ঐ দেখো, হঠাৎ এল ঝড়, আগমনীর ঝড়, পদভরে প্রিথবী কাঁপছে থর্থরিয়ে, ব্রক উঠছে গ্রগ্রুর্ করে।

মা। আনছে তোর অভিশাপ হতভাগিনী। আমাকে তো মেরে ফেললে! ছি'ড়ল ব্রিথ শিরাগুলো।

প্রকৃতি। অভিশাপ নয়, অভিশাপ নয়, আনছে আমার জন্মান্তর, মরণের সিংহন্বার খ্লছে, বক্তের হাতুড়ি মেরে। ভাঙল দরজা, ভাঙল প্রাচীর, ভাঙল আমার এ জন্মের সমস্ত মিথ্যে। ভয়ে কাঁপছে আমার মন, আনন্দে দ্লছে আমার প্রাণ। ও আমার সর্বনাশ, ও আমার সর্বস্ব, তুমি এসেছ— আমার সমস্ত অপমানের চ্ড়ায় তোমাকে বসাব, গাঁথব তোমার সিংহাসন। আমার লঙ্জা দিয়ে, ভয় দিয়ে, আনন্দ দিয়ে।

মা। সময় হয়ে আসছে আমার। আর পারছি নে। শিগ্গির দেখ্ তোর আয়নাটা। প্রকৃতি। মা, ভয় হছে। তাঁর পথ আসছে শেষ হয়ে—তার পরে? তার পরে কী। শা্ধ্ এই আমি! আর কিছন না! এতদিনের নিষ্ঠার দা্থ এতেই ভরবে? শা্ধ্ আমি? কিসের জন্যে এত দীর্ঘ, এত দার্থা পথ! শেষ কোথায় এর! শা্ধ্ এই আমাতে!

गान

পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়,
কী আছে শেষে।
এত কামনা এত সাধনা কোথায় মেশে।
ডেউ ওঠে-পড়ে কাঁদার,
সম্মুখে ঘন আঁধার—
পার আছে কোন্ দেশে।
আজ ভাবি মনে মনে,
মরীচিকা-অন্বেষ্ধা

# বৃনি কৃষ্ণার শেষ নেই— মনে ভয় লাগে সেই, হাল-ভাঙা পাল-ছে'ড়া ব্যথা চলেছে নিরুদ্দেশে।

মা। ও নিষ্ঠার মেয়ে, দয়া কর্ আমাকে। আমার আর সহ্য হয় না। শিগ্গির আয়নাটা দেখ্। প্রকৃতি। (আয়নাটা দেখেই ফেলে দিল) মা, ওমা, ওমা, রাখ্ রাখ্ রাখ্ রাখ্, ফিরিয়ে নে, ফিরিয়ে নে তার মন্ত্। এখনি, এখনি। ওরে ও রাক্ষ্সী, কী করিল, কী করিল, তুই মরিল নে কেন! কী দেখলেম! ওগাে, কোথায় আমার সেই দীপত উল্জ্বল, সেই শ্ব্র নির্মাল, সেই স্ন্ব্র প্রগোর আলাে! কী শ্লান, কী ক্লান্ত, আত্মপরাজয়ের কী প্রকাণ্ড বাঝা নিয়ে এল আমার লারে! মাথা হেণ্ট করে এল! যাক, যাক, এ-সব যাক (পা দিয়ে মন্তের উপকরণ ভেঙে ছড়িয়ে ফেললে)—ওরে, তুই চণ্ডালিনী না হােস যদি, অপমান করিস নে বীরের। জয় হােক তার জয় হােক।

#### আনন্দের প্রবেশ

প্রভ্, এসেছ আমাকে উন্ধার করতে— তাই এত দ্বঃখই পেলে— ক্ষমা করো, ক্ষমা করো। অসীম গ্লানি পদাঘাতে দ্ব করে দাও। টেনে এনেছি তোমাকে মাটিতে, নইলে কেমন করে আমাকে তুলে নিয়ে যাবে তোমার প্রণালোকে! ওগো নির্মাল, পায়ে তোমার ধ্বলো লেগেছে, সার্থক হবে সেই ধ্বলো-লাগা। আমার মায়া-আবরণ পড়বে খসে তোমার পায়ে, ধ্বলো সব নেবে ম্বছে। জয় হোক, তোমার জয় হোক, তোমার জয় হোক, তোমার জয় হোক, তোমার জয় হোক,

মা। জয় হোক, প্রভূ। আমার পাপ আর আমার প্রাণ দুই পড়ল তোমার পায়ে, আমার দিন ফুরল ঐখানেই— তোমার ক্ষমার তীরে এসে।

[ ম্ভু

আনন্দ।

ব্দেধা সন্সন্দেধা কর্ণামহাপ্পবো যোক্তত সন্দ্ধব্বর-এগ্রনলোচনো। লোকস্স পাপ্পকিলেসঘাতকো। বন্দামি বৃন্ধম্ অহমাদরেণ তম্।



তাসের দেশ : প্রচার-চিত্র নন্দলাল বস্ম -অন্দিকত

# তাদের দেশ

প্রকাশ - ১৯৩৩

'তাসের দেশ' প্রথম প্রকাশের (ভাদ্র ১০৪০) পাঁচ বছর পরে বহুল পরিমাণে 'সংশোধিত ও পরিবধি'ত' হয়ে দ্বিতীয় সংস্করণ মোঘ ১০৪৫) প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণ স্ভাষচন্দ্র বস্কুকে উৎসগি কৃত। বর্তমানে এই সংস্করণের পাঠই গৃহীত। প্রথম সংস্করণের 'ভূমিকা' অংশ দ্বিতীয় সংস্করণে পরিবধিত ও পরিশোধিত আকারে 'প্রথম দ্শো' পরিণত। দ্বিতীয় সংস্করণে একটি চরিত্র, একটি দ্শা এবং আটটি গান ন্তন সংযোজিত, চারটি গান বিজিত এবং কোনো কোনো গানের পাঠ পরিবতিত এবং সংক্ষেপিত।

'তাসের দেশ' গল্পগর্চ্ছের 'একটা আষাঢ়ে গল্প' (প্রথম প্রকাশ : সাধনা, আষাঢ় ১২৯৯) অবলম্বনে রচিত।

# উৎসগ

কল্যাণীয় শ্রীমান সন্ভাষচন্দ্র,

স্বদেশের চিত্তে ন্তন প্রাণ সঞ্চার করবার প্রাাব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ ক'রে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করলাম।

শান্তিনিকেতন মাঘ ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

```
থর বায় বয় বেগে,
    চারি দিক ছায় মেঘে.
         ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো।
তুমি কষে ধরো হাল,
    আমি তলে বাঁধি পাল---
         হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।
শুঙ্খলে বারবার
    ঝন্ঝন্ ঝংকার,
         নয় এ তো তরণীর ক্রন্দন শৎকার—
বন্ধন দূর্বার সহ্য না হয় আর,
         টলমল করে আজ তাই ও।
             হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।
গণি গণি দিন খন
    চণাল করি মন
         বোলো না. যাই কি নাহি যাই রে!
সংশয়পারাবার
    অন্তরে হবে পার.
         উদ্বেগে তাকায়ো না বাইরে।
যদি মাতে মহাকাল,
    উদ্দাম জটাজাল.
         ঝড়ে হয় ল্বিঠত, ঢেউ উঠে উত্তাল,
হোয়ো নাকো কুণিঠত,
```

তালে তার দিয়ো তাল,

জয়-জয় জয়গান গাইয়ো।

হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।

#### প্রথম দৃশ্য

#### রাজপ্র ও সদাগরপ্র

রাজপুত। আর তো চলছে না বন্ধ্।

সদাগর। কিসের চাওল্য তোমার রাজকুমার।

রাজপুরে। কেমন করে বলব। কিসের চাণ্ডল্য বলো দেখি ঐ হাঁসের দলের, বসন্তে যারা ঝাঁকে ঝাঁকে চলেছে হিমালয়ের দিকে।

সদাগর। সেখানে যে ওদের বাসা।

রাজপুত্র। বাসা যদি, তবে ছেড়ে আসে কেন। না না, ওড়বার আনন্দ, অকারণ আনন্দ।

সদাগর। তুমি উড়তে চাও?

রাজপ্র। চাই বৈকি।

সদাগর। ব্রুতেই পারি নে তোমার কথা। আমি তো বলি অকারণ ওড়ার চেয়ে সকারণ খাঁচায় বন্ধ থাকাও ভালো।

রাজপুত্র। সকারণ বলছ কেন।

সদাগর। আমরা যে সোনার খাঁচায় থাকি শিকলে বাঁধা দানাপানির লোভে।

রাজপুত। তুমি বুঝতে পারবে না, বুঝতে পারবে না।

সদাগর। আমার ও দোষটা আছে, যা বোঝা যায় না তা আমি ব্যুবতেই পারি নে। একট্র স্পন্ট করেই বলো-না, কী তোমার অসহ্য হল।

রাজপুত্র। রাজবাড়ির এই একঘেয়ে দিনগুলো।

সদাগর। একঘেয়ে বল তাকে? কত রকম আয়োজন, কত উপকরণ।

রাজপুত্র। নিজেকে মনে হয় যেন সোনার মন্দিরে পাথরের দেবতা। কানের কাছে কেবল একই আওয়াজে বাজছে শৃত্থ কাঁসর ঘণ্টা। নৈবেদ্যের বাঁধা বরান্দ, কিন্তু ভোগে রুচি নেই। এ কি সহা হয়।

সদাগর। আমাদের মতো লোকের তো খ্বই সহ্য হয়। ভাগ্যিস বাঁধা বরান্দ। বাঁধন ছিন্দুলেই তো মাথায় হাত দিয়ে পড়তে হয়। যা পাই তাতেই আমাদের ক্ষ্বা মেটে। আর, যা পাও না তাই দিয়েই তোমরা মনে মনে ক্ষ্বা মেটাতে চাও।

রাজপ্ত। আর, রোজ রোজ ঐ যে চারণদের দতব শ্নতে হয় একই বাঁধা ছন্দে—দেই শাদ্লিবিক্লীড়িত।

সদাগর। আমার তো মনে হয়, স্তব জিনিসটা বারবার যতই শোনা যায় ততই **লাগে ভালো।** কিছুতেই পুরোনো হয় না।

রাজপুত। ঘুম ভাঙতেই সেই এক বৈতালিকের দল। আর, রোজ সকালে সেই এক পুরুত-ঠাকুরের ধান দুর্বা দিয়ে আশীর্বাদ। আর আসতে-ষেতে দেখি, সেই বুড়ো কণ্ডুকীটা কাঠের পুতুলের মতো খাড়া দাঁড়িয়ে আছে দরজার পাশে। কোথাও যাবার জন্যে একট্ব পা বাড়িয়েছি কি অমনি কোথা থেকে প্রতিহারী এসে হাজির, বলে—ইত ইতো, ইত ইতো, ইত ইতো। সন্বাই মিলে মনটাকে যেন বুলি-চাপা দিয়ে রেখেছে।

সদাগর। কেন, মাঝে মাঝে যখন শিকারে যাও তখন ব্নো জন্তু ছাড়া আর-কোনো উৎপাত তো থাকে না।

রাজপরা। ব্নো জম্তু বলো কাকে। আমার তো সন্দেহ হয়, রাজশিকারী বাঘগন্লোকে আফিম রঙ।১১ক খাইয়ে রাখে। ওরা যেন অহিংস্ত্রনীতির দীক্ষা নিয়েছে। এ পর্যন্ত একটাকেও তো ভদ্ররকম লাফ মারতে দেখলুম না।

সদাগর। যাই বল, বাঘের এই আচরণকে আমি তো অসোজন্য বলে মনে করি নে। শিকারে যাবার ধ্মধামটা সম্পূর্ণই থাকে, কেবল ব্যুক দূর্দ্র করে না।

রাজপুর । সেদিন ভাল্বকটাকে বহুদ্রে থেকে তীর বি'ধেছিল্ম, তা নিয়ে চার দিক থেকে ধন্য-ধন্য পড়ে গেল; বললে, রাজপুরের লক্ষ্যভেদের কী নৈপ্রণা! তার পরে কানাকানিতে শ্নেল্ম, একটা মরা ভাল্বকের চামড়ার মধ্যে খড়বিচিলি ভরে দিয়ে সাজিয়ে রেখেছিল। এতবড়ো পরিহাস সহা করতে পারি নি। শিকারীকে কারাদশ্ভের আদেশ করে দিয়েছি।

সদাগর। তার উপকার করেছ। তার সে কারাগারটা রানীমার অন্দরমহলের সংলগন, সে দিব্যি স্থে আছে। এই তো সেদিন, তার জন্য তিন মন ঘি আর তেতিশটা পাঁঠা পাঠিয়ে দিয়েছি আমাদের গদি থেকে।

রাজপ্র। এর অর্থ কী।

সদাগর। সে ভাল্কটার স্থিট যে রানীমারই আদেশে।

রাজপুর। ঐ তো। আমরা পড়েছি অসত্যের বেড়াজালে। নিরাপদের খাঁচায় থেকে থেকে আমাদের ডানা আড়েণ্ট হয়ে গেল। আগাগোড়া সবই অভিনয়। আমাকে যুবরাজী সঙ বানিয়েছে। আমার এই রাজসাজ ছি'ড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। ঐ যে ফসলখেতে ওদের চাষ করতে দেখি, আর ভাবি, পূর্বপুর্ষের পুণ্যে ওরা জন্মেছে চাষী হয়ে।

সদাগর। আর ওরা তোমার কথা কী ভাবে সে ওদের জিজ্ঞাসা করে দেখো দেখি। রাজ-পর্চ, তুমি কী সব বাজে কথা বলছ—মনের আসল কথাটা লর্কিয়েছ। ওগো পত্রলেখা, আমাদের রাজপ্রত্রর গোপন কথাটি হয়তো তুমিই আন্দাজ করতে পারবে, একবার শর্ষিয়ে দেখো-না।

প্রলেখার প্রবেশ গান পত্রলেখা। গোপন কথাটি রবে না গোপনে, উঠিল ফুটিয়া নীরব নয়নে— मा ना ना, त्रात्र ना लाभितः। রাজপ্র। বিভল হাসিতে भग्रत्नथा। বাজিল বাঁশিতে, স্ফারিল অধরে নিভূত স্বপনে— ना ना ना, त्रत्व ना लाभता। রাজপুর। মধ্বপ গ্রন্ধরিল, পত্ৰলেখা। মধ্র বেদনায় আলোক-পিয়াসি অশোক মুঞ্জরিল। হাদয়শতদল করিছে টলমল অর্ণ প্রভাতে কর্ণ তপনে— ना ना ना, त्रत्व ना लाभत्न। রাজপুত্র।

রাজপত্ত। আছে আমার গোপন কথা, সে কথাটা গোপন রয়েছে দ্রের আকাশে। সম্দ্রের ধারে বসে থাকি পশ্চিম দিগশ্তের দিকে চেয়ে। সেইখানে আমার অদৃষ্ট যা যক্ষের ধনের মতো গোপন করে রেখেছে যাব তারই সংখানে। গান

যাবই আমি যাবই ওগো বাণিজ্যেতে যাবই। লক্ষ্মীরে হারাবই যদি অলক্ষ্মীরে পাবই।

সদাগর। ও কী কথা। বাণিজা? ও যে তুমি সদাগরের মন্ত্র আওড়াচ্ছ। রাজপত্তা। সাজিয়ে নিয়ে জাহাজখানি

সাজিয়ে নিয়ে জাহাজখানে
বসিয়ে হাজার দাঁড়ি
কোন্ প্রীতে যাব দিয়ে
কোন্ সাগরে পাড়ি।
কোন্ তারকা লক্ষ্য করি
ক্ল-কিনারা পরিহরি
কোন্ দিকে যে বাইব তরী
বিরাট কালো নীরে—
মরব না আর ব্যর্থ আশায়
সোনার বাল্র তীরে।

সদাগর। অক্লের নাবিকাগার করে নির্দেদশ হওয়া, এ তো বাণিজ্যের রাস্তা নয়। খবর কিছু পেয়েছ কি।

রাজপুর: পেয়েছি বৈকি। পেয়েছি আভাসে, পেয়েছি স্বংন।
নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ
প্রবাল দিয়ে ছেরা।
শৈলচ্ডায় নীড় বেংধছে
সাগরবিহণেরা।
নারিকেলের শাখে শাখে
ঝোড়ো হাওয়া কেবল ডাকে,
ছান বনের ফাঁকে ফাঁকে
বইছে নগনদী।
সাত রাজার ধন মানিক পাবই
সেথায় নামি যদি।

সদাগর। তোমার গানের স্বরে বোঝা যাচ্ছে, এ মানিকটি তো সদাগরি মানিক নয়, এ মানিকের নাম বলো তো।

রাজপর্ । নবীনা! নবীনা! সদাগর। নবীনা! এতক্ষণে একটা স্পষ্ট কথা পাওয়া গেল। রাজপরে । স্পষ্ট হয়ে রুপ নিতে এখনো দেরি আছে।

গান

হে নবীনা, হে নবীনা।
প্রতিদিনের পথের ধ্লায় যায় না চিনা।
শ্নি বাণী ভাসে
বসম্তবাতাসে,
প্রথম জাগরণে দেখি সোনার মেঘে লীনা।

সদাগর। তোমার এ স্বশ্নের ধন কিন্তু সংগ্রহ করা শক্ত হবে। রাজপুত্র। স্বপনে দাও ধরা

কী কোতুকে ভরা।

কোন্ অলকার ফ্লে মালা গাঁথ চুলে, কোন্ অজানা স্বের

বিজনে বাজাও বীণা।

#### রাজমাতার প্রবেশ

সদাগর। রানীমা, উনি মরীচিকাকে জাল ফেলে ধরবেন, উনি র্পকথার দেশের সন্ধান পেতে চান।

মা। সে কী কথা। আবার ছেলেমান্য হতে চাস নাকি। রাজপ্র: হাঁ মা, ব্ডোমান্যির স্বৃশিধ-ঘেরা জগতে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে।

মা। ব্ৰেছে বাছা, আসলে তোমার অভাবটা অভাবেরই অভাব। পাওয়া জিনিসে তোমার বিতৃষ্ণা জন্মেছে। তুমি চাইতে চাও, আজ পর্যন্ত সে সুযোগ তোমার ঘটে নি।

রাজপুত্র।

গান

আমার মন বলে, 'চাই চাই গো যারে নাহি পাই গো।' সকল পাওয়ার মাঝে আমার মনে বেদন বাজে, 'নাই নাই নাই গো।'

হারিয়ে যেতে হবে, ফিরিয়ে পাব তবে,

সন্ধ্যাতারা যায় যে চলে ভোরের তারায় জাগবে ব'লে, বলে সে, 'যাই যাই যাই গো।'

মা। বাছা, তোমাকে ধরে রাখতে গেলেই হারাব। তুমি বইতে পারবে না আরামের বোঝা, সইতে পারবে না সেবার বন্ধন। আমি ভয় করে অকল্যাণ করব না। ললাটে দেব দেবতচন্দনের তিলক, দেবত উষ্ণীষে পরাব দেবতকরবীর গ্লেছ। যাই কুলদেবতার প্রজা সাজাতে। সন্ধ্যার সময় আরতির কাজল পরাব চোখে। পথে দ্ভির বাধা যাবে কেটে।

রোজমাতার প্রস্থান

রাজপুর।

গান

হেরো, সাগর উঠে তর প্রিয়া
বাতাস বহে বেগে।
সূর্য বেথায় অস্তে নামে
বিলিক মারে মেদে।
দক্ষিণে চাই, উত্তরে চাই,
ফেনায় ফেনা, আর কিছু নাই,
বিদ কোথাও ক্ল নাহি পাই
তল পাব তো তব্।

ভিটার কোণে হতাশ মনে রইব না আর কভূ।

অক্ল-মাঝে ভাসিয়ে তরী
যাচ্ছি অজানায়।
আমি শ্ব্ব একলা নেয়ে
আমার শ্ন্য নায়।
নব নব পবন-ভরে
যাব দ্বীপে দ্বীপাশ্তরে,
নেব তরী প্র্ণ ক'রে
অপ্রব ধন যত—
ভিথারী মন ফিরবে যখন
ফিরবে রাজার মতো।

## দ্বিতীয় দুশ্য

#### রাজপুর ও সদাগরপুর

রাজপুর। এক ডাঙা থেকে দিলেম পাড়ি, তরী ডুবল মাঝ সম্দ্রে, ভেসে উঠলেম আর-এক ডাঙায়। এতদিন পরে মনে হচ্ছে, জীবনে নতুন পর্ব শ্রের হল।

সদাগর। রাজপত্বত, তুমি তো কেবলই নতুন নতুন করে অস্থির হলে। আমি ভর করি ঐ নতুনকেই। যাই বল বন্ধ, প্রুরোনোটা আরামের।

রাজপুর। ব্যাঙের আরাম এ'দো কুয়োর মধ্যে। এটা ব্রুবলে না, উঠে এসেছি মরণের তলা থেকে। যম আমাদের ললাটে নতুন জীবনের তিলক পরিয়ে দিলেন।

সদাগর। রাজতিলক তোমার ললাটে তো নিয়েই এসেছ জন্মমুহ্রেত।

রাজপর্ত। সে তো অদ্নেটর ভিক্ষেদানের ছাপ। যমরাজ মহাসম্দ্রের জলে সেটা কপাল থেকে মুছে দিয়ে হ্কুম করেছেন, নতুন রাজ্য নতুন শক্তিতে জয় করে নিতে হবে, নতুন দেশে —

#### गान

এলেম নতুন দেশে
তলায় গেল ভগ্ন তরী, ক্লে এলেম ভেসে।
অচিন মনের ভাষা
শোনাবে অপূর্ব কোন্ আশা,
বোনাবে রঙিন স্কোর দ্বেখসকুখের জাল,
বাজবে প্রাণে নতুন গানের তাল,
নতুন বেদনায় ফিরব কে'দে হেসে।
নাম-না-জানা ফ্লের মালা নিয়া
হিয়ায় দেবে হিয়া।

যৌবনেরই নবাচ্ছনাসে
ফাগনে মাসে
বাজবে ন্পার ঘাসে ঘাসে,
মাতবে দখিনবার
মঞ্জরিত লবংগলতার
চঞ্চলিত এলোকেশে।

সদাগর। রাজপুরে, তোমার গানের স্বুরে কথাটা শোনাচ্ছে ভালো। কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, এ দেশে যৌবনের নবীন রূপ দেখলে কোথায়। চারি দিকটা তো একবার ঘুরে এসেছি। দেখে মনে হল, যেন ছুবতোরের তৈরি কাঠের কুঞ্জবন। দেখলুম, ওরা চোকো চোকো কেঠো চালে চলেছে, বুকে পিঠে চ্যাপটা, পা ফেলছে খিট্খুট্ খিট্খুট্ শব্দে, বোধ করি চৌকুনি ন্পুর পরেছে পারে, তৈরি সেটা তেতুল কাঠে। এই মরা দেশকে কি বলে নতুন দেশ।

রাজপুর। এর থেকেই ব্রুবে, জিনিসটা সত্যি নয়, এটা বানানো, এটা উপর থেকে চাপানো, এদের দেশের পশ্চিতদের হাতে গড়া খোলস। আমরা এসেছি কী করতে— খসিয়ে দেব। ভিতর থেকে প্রাণের কাঁচা রূপ যখন বেরিয়ে পড়বে, আশ্চর্য করে দেবে।

সদাগর। আমরা সদাগর মান্ষ, যা পণ্ট দেখি তার থেকেই দর যাচাই করি। আর, যা দেখতে পাও না তারই উপর তোমাদের বিশ্বাস। আচ্ছা, দেখা যাক, ছাইয়ের মধ্যে থেকে আগন্ন বেরোয় কি না। আমার তো মনে হয়, ফঃ দিতে দিতে দম ফ্রিয়ে যাবে। ঐ দেখো-না, এই দিকেই আসছে— এ যেন মরা দেহে ভূতের নৃত্য।

রাজপুর। একট্ব সরে দাঁড়ানো যাক। দেখি-না কাণ্ডটা কী।

সদাগর। দেখছ ব্যাপারটা! লাল উর্দি, কালো উর্দি, উঠছে পড়ছে, শ্বচ্ছে বসছে, একেবারে অকারণে—ভারি অম্ভূত। হা হা হা হা হা ।

ছরা। এ কী ব্যাপার! হাসি!

পঞ্জা। লজ্জা নেই তোমাদের! হাসি!

ছকা। নিয়ম মান না তোমরা! হাসি!

রাজপুর। হাসির তো একটা অর্থ আছে। কিন্তু, তোমরা যা করছিলে তার অর্থ নেই যে। ছক্কা। অর্থ? অর্থের কী দরকার। চাই নিয়ম। এটা ব্রতে পার না। পাগল নাকি তোমরা! রাজপুত্র। খাঁটি পাগল তো চেনা সহজ নয়। চিনলে কী করে।

পঞ্জা। চালচলন দেখে।

রাজপুত্র। কী রকম দেখলে।

ছका। प्रथलमा, क्विन हनने आए जारापत, हाने ति ।

সদাগর। আর তোমাদের বুঝি চালটাই আছে, চলনটা নেই?

পঞ্জা। জান না, চালটা অতি প্রাচীন, চলনটাই আধ্বনিক, অপোগণ্ড, অর্বাচীন, অজাতশমশ্র।

ছক্কা। গ্রন্মশায়ের হাতে মান্য হও নি। কেউ ব্নিয়ের দেয় নি, রাস্তায় ঘাটে খানা আছে, ডোবা আছে, কাঁটা আছে, খোঁচা আছে—চলন জিনিসটার আপদ বিস্তর।

রাজপত্র। এ দেশটা তো গ্রেমশায়েরই দেশ। শরণ নেব তাঁদের।

ছক্কা। এবার তোমাদের পরিচয়টা?

রাজপত্র। আমরা বিদেশী।

পঞ্জা। বাস্। আর বলতে হবে না। তার মানে, তোমাদের জাত নেই, কুল নেই, গোল নেই, গাঁই নেই, জ্ঞাত নেই, গা্ছি নেই, শ্রেণী নেই, পঙ্জি নেই।

রাজপুর। কিছু নেই. কিছু নেই—সব বাদ দিয়ে এই যা আছে, দেখছই তো। এখন তোমাদের পরিচয়টা?

ছরা। আমরা ভুবনবিখ্যাত তাসবংশীয়। আমি ছক্কা শর্মণ।

পঞ্জা। আমি পঞ্জা বর্মণ।

রাজপত্র। ঐ যারা সংকোচে দূরে দাঁড়িয়ে?

ছক্কা। কালো-হানো, ঐ তিরি ঘোষ।

পঞ্জা। আর, রাঙা-মতো, এই দ্বরি দাস।

সদাগর। তোমাদের উৎপত্তি কোথা থেকে।

ছক্কা। রক্ষা হয়রান হয়ে পড়লেন সৃষ্টির কাজে। তখন বিকেল বেলাটায় প্রথম যে হাই তুললেন, পবিত্র সেই হাই থেকে আমাদের উদ্ভব।

পঞ্জা। এই কারণে কোনো কোনো স্লেচ্ছভাষায় আমাদের তাসবংশীয় না ব'লে হাই-বংশীয় বলে।

সদাগর। আশ্চর্য।

ছকা। শ্বভ গোধ্লিলণেন পিতামহ চার মুখে একসংখ্য তুললেন চার হাই।

সদাগর। বাস্রে। ফল হল কী।

ছকা। বেরিয়ে পড়ল ফস্ ফস্ করে ইস্কাবন, রাইতন, হরতন, চি'ড়েতন। এ'রা সকলেই প্রণমা। (প্রণাম)

রাজপুত্র। সকলেই কুলীন?

ছরা। কুলীন বৈকি। মুখ্য কুলীন। মুখ্য থেকে উৎপত্তি।

পঞ্জা। তাসবংশের আদিকবি ভগবান তাসরঙ্গানিধি দিনের চার প্রহর ঘ্রমিয়ে স্বশ্নের ঘোরে প্রথম যে ছন্দ বানালেন সেই ছন্দের মাগ্রা গ্রনে গ্রনে আমাদের সাড়ে-সাঁইগ্রিশ রক্মের পন্ধতির উদ্ভব।

রাজপুর। অন্তত তার একটাও তো জানা চাই।

পঞা। আচ্ছা, তা হলে মুখ ফেরাও।

রাজপুত্র। কেন।

পঞ্জা। নিয়ম। ভাই ছক্কা, ঠ্ৰং মন্ত্ৰ প'ড়ে ওদের কানে একটা ফঃ দিয়ে দাও।

রাজপরে। কেন।

পঞ্জা। নিয়ম।

ভাসের দলের গান
হা-আ-আ-আই।
হাতে কাজ নাই।
দিন যায় দিন যায়।
আয় আয় আয় আয় !
হাতে কাজ নাই।

রাজপুত্র। আর সহ্য করতে পারছি নে, মুখ ফেরাতে হল।
পঞ্জা। এঃ! ভেঙে দিলে মন্টা! অশ্বচি করে দিলে!
রাজপুত্র। অশ্বচি?
পঞ্জা। অশ্বচি নয় তো কী। মন্দের মাঝখানটায় বিদেশীর দৃষ্টি পড়ল।
রাজপুত্র। এখন উপায়?

ছক্কা। বাদ্বড়ে-খাওয়া গাবের আঁটি প্রড়িয়ে তিন দিন চোখে কাজল পরতে হবে, তবেই দ্বর্গে পিতামহদের উপোস ভাঙবে।

রাজপুত্র। বিপদ ঘটিয়েছি তো। তোমাদের দেশে খুব সাবধানে চলতে হবে। ছক্কা। একেবারে না চললেই ভালো হয়, শুর্চি থাকতে পারবে। রাজপুত্র। শুর্চি থাকলে কী হয়।

পঞ্জা। কী আর হবে, শার্চি থাকলে শার্চি হয়। ব্ঝতে পারছ না? রাজপুর। আমাদের পক্ষে বোঝা অসম্ভব। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ঐ পাড়ির উপরে কী করছিলে দল বেখা।

ছকা। যুদ্ধ। রাজপুর। তাকে বল যুদ্ধ? পঞ্জা। নিশ্চয়! অতি বিশান্ধ নিয়মে। তাসবংশোচিত আচার-অনাুসারে।

গান

আমরা চিত্র, অতি বিচিত্র, অতি বিশহুম্ধ, অতি পবিত্র।

সদাগর। তা হোক। যুদ্ধে একটা রাগারাগি না হলে রস থাকে না। ছক্কা। আমাদের রাগ রঙে।

আমাদের যুন্ধ—
নহে কেহ কুন্ধ,
ওই দেখো গোলাম
অতিশয় মোলাম।

সদাগর। তা হোক-না, তব্ কামান-বন্দ্রকটা ব্লধক্ষেত্রে মানায় ভালো।
পঞ্জা।
নাহি কোনো অস্ত্র

নাহি কোনো অস্ত্র, থাকি-রাঙা কন্ত্র। নাহি লোভ, নাহি লোভ, নাহি লাফ, নাহি ঝাঁপ।

রাজপ্র। নাই রইল, তব্ একটা নালিশ থাকা চাই তো। তাই নিয়েই তো দ্ই পক্ষে লড়াই।

ছকা।

## যথারীতি জানি, সেইমতে মানি.

কে তোমার শন্ত্র, কে তোমার মিন্র, কে তোমার টক্কা, কে তোমার ফক্কা।

পঞ্জা। ওহে বিদেশী, শাস্ত্রমতে তোমাদেরও তো একটা উৎপত্তি ঘটেছিল?

সদাগর! নিশ্চিত। পিতামহ রক্ষা স্থির গোড়াতেই স্থাকে যেই শানে চড়িয়েছেন অমনি তাঁর নাকের মধ্যে ঢ্বকে পড়ল একটা আগ্বনের স্ফ্রলিঙ্গ। তিনি কামানের মতো আওয়াজ ক'রে হে'চে ফেললেন— সেই বিশ্ব-কাঁপানি হাঁচি থেকেই আমাদের উৎপত্তি।

ছক্কা। এখন বোঝা গেল! তাই এত চণ্ডল! রাজপ্<sub>ৰ</sub>া স্থির থাকতে পারি নে, ছিটকে ছিটকে পড়ি। পঞ্জা। সেটা তো ভালো নয়।

সদাগর। কে বলছে ভালো। আদিয়নের সেই হাঁচির তাড়া আজও সামলাতে পারছি নে। ছক্কা। একটা ভালো ফল দেখতে পাচ্ছি—এই হাঁচির তাড়ায় তোমরা সকাল-সকাল এই দ্বীপ থেকে ছিটকে পড়বে, টিকতে পারবে না।

সদাগর। টে'কা শস্ত।
পঞ্জা। তোমাদের যুশ্ধটা কী ধরনের।
সদাগর। সেটা দুই-দুই পক্ষের চার-চার জোড়া হাঁচির মাপে।
ছক্কা। হাঁচির মাপে? বাস্ রে, তা হলে মাথা ঠোকাঠুকি হবে তো!
সদাগর। হাঁ, একেবারে দমাশ্দম।
ছক্কা। তোমাদেরও আদিকবির মন্ত আছে তো?
সদাগর। আছে বৈকি।

গান
হাঁচ্ছোঃ,
ভয় কী দেখাচ্ছ।
ধরি টিপে ট্'টে,
মুখে মারি মুঠি,
বলো দেখি কী আরাম পাচ্ছ।

ছক্কা। ওহে ভাই পঞ্জা, একেবারে অসবর্ণ। কী জাতি তোমরা। সদাগর। আমরা নাশক, নাসা থেকে উৎপন্ন। পঞ্জা। কোনো উচ্চবংশীয় জাতির অমনতরো নাম তো শ্রান নি।

সদাগর। হাইয়ের বাষ্পে তোমরা উড়ে গেছ উচ্চে, পরলোকের পারে; হাঁচির চোটে আমরা পড়েছি নীচে, এই ইহলোকের ধারে।

ছকা। পিতামহের নাসিকার অসংযমবশতই তোমরা এমন অশ্ভূত। রাজপ্র। এতক্ষণে ঠিক কথাটাই বেরিয়েছে তোমার মুখ থেকে, আমরা অশ্ভূত।

গান

আমরা ন্তন যৌবনেরই দ্ত, আমরা চণ্চল, আমরা অভ্তত। আমরা বেড়া ভাঙি, আমরা অশোকবনের রাঙা নেশায় রাঙি. ঝঞ্চার বন্ধন ছিল্ল করে দিই
আমরা বিদ্যুৎ।
আমরা করি ভূল।
আগাধ জলে ঝাঁপ দিয়ে
যুবিধয়ে পাই ক্ল।
যেখানে ডাক পড়ে
জীবন-মরণ-ঝড়ে
আমরা প্রস্তুত।

ছক্কা-পঞ্জা। (পরস্পর মুখ চেয়ে) এ চলবে না, এ চলবে না। রাজপুত্র। যা চলবে না তাকেই আমরা চালাই। ছক্কা। কিন্তু নিয়ম!

রাজপত্ত। বেড়ার নিয়ম ভাঙলেই পথের নিয়ম আপনিই বেরিয়ে পড়ে, নইলে এগোব কী করে।

পঞ্জা। ওরে ভাই, কী বলে এরা। এগোবে! অম্লানমুখে বলে বসল, এগোব। রাজপুত্র। নইলে চলা কিসের জন্যে। ছক্কা। চলা! চলবে কেন তুমি! চলবে নিয়ম।

গান
চলো নিয়ম-মতে।
দুৱে তাকিয়ো নাকো,
ঘাড় বাঁকিয়ো নাকো,
চলো সমান পথে।

রাজপুর।

হেরো অরণ্য ওই, হোথা শৃভ্থলা কই, পাগল ঝরনাগ্নলো দক্ষিণ পর্বতে।

তাসের দল।

ওদিক চেয়োনা চেয়োনা, যেয়োনা যেয়োনা— চলো সমান পথে।

পঞ্জা। আর নয়, ঐ আসছেন রাজাসাহেব, আসছেন রানীবিবি। এইখানে আজ সভা। এই নাও ভূ'ইকুমড়োর ডাল একটা ক'রে।

রাজপ্র। ভূ'ইকুমড়োর ডাল? হা হা হা হা—কেন।

পঞ্জা। চুপ। হেসো না, নিয়ম। বোসো ঈশান কোণে মুখ ক'রে, খবরদার বায়াকোণে মুখ ফিরিয়োনা।

রাজপুর। কেন। ছক্কা। নিয়ম।

> রাজা রানী টেক্কা গোলাম প্রভৃতির ষথারীতি যথাভিগতে প্রবেশ

রাজপরে। ওহে ভাই, স্তবগান করে রাজাকে খ্রিশ করে দিই। তুমি ভূ'ইকুমড়োর ডালটা দোলাও।

#### গান

# জয় জয় তাসবংশ-অবতংস. তন্দ্রতীর্রানবাসী.

সব-অবকাশ ধ্বংস।

তাসের দল। ভ্যাস্তা ভ্যাস্তা! অকালে সভা দিলে ভেঙে, বর্বর! রাজা। শান্ত হও, এরা কারা। ছক্কা। বিদেশী।

রাজা। বিদেশী! তা হলে নিয়ম খাটবে না। একবার সকলে ঠাঁই বদল করে নাও, তা হলেই দোষ যাবে কেটে। সর্বাগ্রে তাস-মহাসভার জাতীয় সংগীত।

সকলে ৷

চি'ডেতন, হর্তন, ইম্কাবন--অতি সনাতন ছন্দে করতেছে নর্তান চি'ভেতন হর্তন। কেউ বা ওঠে কেউ পড়ে. কেউ বা একটা নাহি নড়ে, কেউ শুরে শুরে ভূর করে কালকর্তন। নাহি কহে কথা কিছ.. একটা না হাসে. সামনে যে আসে চলে তারি পিছ, পিছ,। বাঁধা তার প্রোতন চালটা, নাই কোনো উলটা-পালটা. নাই পরিবত্নি।

রাজা। ওহে বিদেশী। রাজপুত্র। কী রাজাসাহেব। রাজা। কে তুমি। রাজপুত। আমি সম্দুপারের দৃত। গোলাম। ভেট এনেছ কী। রাজপ্র। এ দেশে সব চেয়ে যা দ্র্লভি, তাই এনেছি। গোলাম। সেটা কী শুনি। রাজপত্র। উৎপাত।

ছका। भूनता एक ताकामाद्य, कथामे एक भूनता है लाकमे वंशाएक हार, वनता विभ्वाम करत्व ना, त्नाकछ। शास्त्र । मूर्निम्दन এখानकात्र शाख्या तम्त्व शानका करत् ।

গোলাম। এখানকার হাওয়া যেমন দ্বির, যেমন ভারী, এমন কোনো গ্রহে নেই। ইন্দের বিদ্যুৎ পর্যন্ত একে নাড়া দিতে পারে না, অন্যে পরে কা কথা।

সকলে। (একবাক্যে) অন্যে পরে কা কথা।

গোলাম। লঘ্টিত বিদেশী এই হাওয়াকে যদি হালকা করে তা হলে কী হবে।

রাজা। সেটা চিম্তার বিষয়। সকলো। সেটা চিম্তার বিষয়।

গোলাম। হালকা হাওয়াতেই ঝড় আসে। ঝড় এলেই নিয়ম যায় উড়ে। তথন আমাদের প্রত-ঠাকুর নহলা গোম্বামী পর্যন্ত বলতে শ্রে, করবেন, আমরা এগোব।

পঞ্জা। এমন-কি, ভগবান না কর্ম, হয়তো এখানে হাসিটা সংক্রামক হয়ে উঠবে।

রাজা। ওহে ইস্কাবনের গোলাম।

গোলাম। কী রাজাসাহেব।

রাজা। তুমি তো **সম্পাদক**।

গোলাম। আমি অসম্বীপপ্রদীপের সম্পাদক। আমি তাসম্বীপের কৃষ্টির রক্ষক।

রাজা। কুন্টি! এটা কী জিনিস। মিন্টি শোনাচ্ছে না তো।

গোলাম। না মহারাজ, এ মিষ্টিও নয়, স্পণ্টও নয়, কিন্তু যাকে বলে নতুন, নবতম অবদান। এই কৃষ্টি আজ বিপন্ন।

সকলে। কুণ্টি, কুণ্টি, কুণ্টি।

রাজা। তোমার পরে সম্পাদকীয় স্তম্ভ আছে তো?

গোলাম। দুটো বড়ো বড়ো স্তম্ভ।

রাজা। সেই স্তম্ভের গর্জনে স্বাইকে স্তম্ভিত করে দিতে হবে। এখানকার বায়নকৈ লঘন্ করা সইব না।

গোলাম। বাধ্যতাম্লক আইন চাই।

রাজা। ওটা আবার কী বললে! বাধ্যতাম্লক আইন!

গোলাম। কানমলা আইনের নব্য ভাষা। এও নবতম অবদান।

রাজা। আচ্ছা, পরে হবে। বিদেশী, তোমার কোনো আবেদন আছে?

রাজপত্র। আছে, কিন্তু তোমার কাছে নয়।

রাজা। কার কাছে।

রাজপুত্র। এই রাজকুমারীদের কাছে।

রাজা। আচ্ছা, বলো।

রাজপত্র।

গান

ওগো, শানত পাষাণম্বতি স্ন্নরী, চণ্ডলেরে হৃদয়তলে লও বরি। কুঞ্জবনে এসো একা, নয়নে অশ্রু দিক দেখা, অর্ণুরাগে হোক রঞ্জিত বিক্ষিত বেদনার মঞ্জরী।

রানী। এ কী অনিয়ম, এ কী অবিচার।

পঞ্জা। রাজাসাহেব, নির্বাসন, ওকে নির্বাসন!

রাজা। নির্বাসন! রানীবিবি, তোমার কী মত। চুপ করে রইলে যে। শ্রনছ আমার কথা? একটা উত্তর দাও। কী বল, নির্বাসন তো?

রানী। না, নির্বাসন নয়।

টেকাকুমারীরা। (একে একে) না, নির্বাসন নয়।

রাজা। রানীবিবি, তোমাকে যেন কেমন-কেমন মনে হচ্ছে।

রানী। আমার নিজেরই মনে হচ্ছে কেমন-কেমন।

গোলাম। টেক্কাকুমারী, বিবিস, ব্দরী, মনে রেখো, আমার হাতে সম্পাদকীয় স্তম্ভ।

সকলে। কৃষ্টি, কৃষ্টি, তাসম্বীপের কৃষ্টি। বাঁচাও সেই কৃষ্টি।

গোলাম। জারি করো বাধ্যতাম্লক আইন।

রাজা। অর্থাৎ?

গোলাম। কানমলা মোচড়ের আইন।

রাজা। বুরেছি। রানীবিবি, তোমার কী মত। বাধ্যতাম্লক আইন এবার তবে চালাই?

রানী। বাধ্যতাম্লক আইন অন্দরমহলে আমরাও চালিয়ে থাকি—দেখব, কে দেয় কাকে নির্বাসন।

টেক্কাকুমারীরা। (সকলে) আমরা চালাব অবাধ্যতাম্লক বে-আইন।

लालाम। এ की रल। राय्त कृष्णि, राय कृष्णि, राय कृष्णि।

রাজা। সভা ভেঙে দিল্ম। এখনি সবাই চলে এসো। আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়।

তোসের দলের প্রস্থান

সদাগর। ভাই সাঙাত, এখানে তো আর সহ্য হচ্ছে না। এরা যে বিধাতার ব্যুপ্গ। এদের মধ্যে পড়ে আমরা সমুখ মাটি হয়ে যাব।

রাজপুর: ভিতরে ভিতরে কী ঘটছে, সেটা কি তোমার চোখে পড়ে না। পাতুলের মধ্যে প্রথম প্রাণের সন্ধার কি অনুভব করছ না। আমি তো শেষ পর্যন্ত না দেখে যাচ্ছি নে।

সদাগর। কিন্তু, এ যে জীবন্মতের খাঁচা, নিয়মের জারকরসে জীর্ণ এদের মন। রাজপত্র। ঐ দিকে চোখ মেলে দেখাে দেখি।

সদাগর। তাই তো বন্ধ, লেগেছে সম্দ্রপারের মন্ত্র। ইপ্কাবনের নহলা গাছের তলায় পা ছড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে—দেখছি এখানকার নিয়ম গেল উড়ে।

রাজপুত্র। চি'ড়েতনীর পায়ের শব্দ শ্বনছে আকাশ থেকে। এ সময়ে বোধ হয় আমাদের সংগটা ওর পছন্দ হবে না। চলো, আমরা সরে যাই।

[ প্রস্থান

# তৃতীয় দৃশ্য

প্রসাধনে রত ইম্কাবনী। টেক্কানীর প্রবেশ

एकानी।

গান

বলো, সখী, বলো তারি নাম
আমার কানে কানে
যে নাম বাজে তোমার বীণার তানে তানে।
বসন্তবাতাসে বনবীথিকার
সে নাম মিলে যাবে,
বিরহী বিহুজ্গ-কলগীতিকার
সে নাম মদির হবে-যে বকুলঘ্রাণে।
নাহয় সখীদের মুখে মুখে
সে নাম দোলা খাবে সকোতুকে।
প্রিমারাতে একা যবে
অকারণে মন উতলা হবে
সে নাম শুনাইব গানে গানে।

ইস্কাবনী। ভাই, এ কী হল বলো তো এই তাসের দেশে। ঐ বিদেশীরা কী খ্যাপামির হাওয়া নিয়ে এল। মনটা কেবলই টলমল করছে।

টেক্কানী। হাঁ ভাই ইম্কাবনী, আর দুদিন আগে কে জানত তাসেরা আপন জাত খুইয়ে ঠিক যেন মানুষের মতো চালচলন ধরবে। ছি ছি, কী লজ্জা।

ইস্কাবনী। বলো তো ভাই, মান্যপনা, এ-যে অনাচার। এ কিন্তু শ্রে করেছে তোমাদের ঐ হরতনী। দেখিস নি, আজকাল ওর চলন ঠিক থাকে না, একেবারে হ্বহ্ মান্যের ভিঙ্গ। কার পাশে কখন দাঁড়াতে হবে তারও সমস্ত ভুল হয়ে যায়, পাড়ায় ঢি ঢি পড়ে গেছে। তাসের দেশের নাম ডোবালে।

## চি'ড়েতনীর প্রবেশ

চি'ড়েতনী। কী গো টেক্কাঠাকর্ন, শ্নেছি আমাদের নিলে রটিয়ে বেড়াচ্ছ। বলছ, আমরা আচার খুইয়ে, ওঠবার বেলায় বসি, বসবার বেলায় উঠি।

টেক্কানী। তা সত্যি কথা বলেছি, দোষ হয়েছে কী। ঐ যে তোমার গাল দুটি ট্কট্ক করছে, রিঙ্গানী, সে কোন্ রঙে। আর, ঐ যে তোমার ভূর্র ভঙ্গিমা, ধার করেছ কোন্ বিদেশী অমাবস্যার কাজললতা থেকে। এটা তো সাতজন্ম তাসের দেশের শাস্তরে লেখে না। তুমি কি ভাব, এ কারো চোখে পড়ে না।

চি'ড়েতনী। মরে যাই! আর, তুমি যে তোমার ঐ সখীটিকে নিয়ে বকুলতলায় বসে দিনরাত কানে কানে ফিস্-ফিস্ করছ, এটাই কি তাসের দেশের শাংস্ফ্র লেখে না কি। ওদিকে যে গোলাম বেচারা তার জাড়ি পায় না, মরে হায়-হায় ক'রে।

ইস্কাবনী। আহা গ্রেঠাকর্ন, উপদেশ দিতে হবে না। চুলে যে রাঙা ফিতেটা জড়িয়েছ ঐ ফিতে দিয়ে তাসের দেশের আচার বিচার গলায় দড়ি দিয়ে মরবে। এতবড়ো বেহায়াগিরি তাস-রমণী হয়ে!

চি'ড়েতনী। তা হয়েছে কী। আমি ভয় করি নে কাউকে, তোমাদের মতো লুকোচুরি আমার স্বভাব নয়। ঐ ষে তোমাদের দহলানী সেদিন আমাকে মানবী বলে টিট্কারি দিতে এসেছিল, আমি তাকে পণ্ট জবাব দিয়েছি, তোমাদের তাসিনী হয়ে মরে থাকার চেয়ে মানবী হতে পারলে বে'চে যেতুম।

ইস্কাবনী। অত গ্রমোর কোরো না গো কোরো না। জান, তোমাকে জাতে ঠেলবে বলে কথা উঠেছে?

চি'ড়েতনী। তাসের জাত তো, আমি তা নিজের হাতে জলাঞ্জলি দিয়েছি, আমাকে ভয় দেখাবে কিসে।

ইম্কাবনী। সর্বনাশ! এমন ধাণ্ডমির কথা তো সাত জল্মে শ্রনি নি। উনি ঢাক পিটিয়ে মানবী হতে চলেছেন। চল্ ভাই টেক্কারানী, কে কোথা থেকে দেখবে ওর সংগ্যে কথা কচ্ছি, আমাদের স্বুদ্ধ্ মজাবে।

[ প্রস্থান

## চতুর্ব দৃশ্য

#### শ্রীমতী হরতনী টেক্কার প্রবেশ

হরতনী।

গান

আমি ফ্ল তুলিতে এলেম বনে,
জানি নে কীছিল মনে।
এ তো ফ্ল তোলা নয়, এ তো ফ্ল তোলা নয়,
ব্ঝি নে কীমনে হয়,
জল ভরে যায় দ্নায়নে।

#### রুইতনের সাহেবের প্রবেশ

র্ইতন। এ কী, হরতনী তুমি এখানে? খ্রেজতে খ্রেজতে বেলা হয়ে গেল যে। হরতনী। কেন, কী হয়েছে, কী চাই। র্ইতন। তোমাকে ডাক পড়েছে রাজসভার গরাব্ম ডলে।

হরতনী। বলো গে, আমি হারিয়ে গেছি।

র্ইতন। হারিয়ে গেছ?

হরতনী। হাঁ, হারিয়ে গেছি, যাকে খাজছ তাকে আর খাজে পাবে না, কোনোদিনই।

র্ইতন। এ কী কান্ড। এ কী দঃসাহস। এই বনে এসেছ তুমি? জান না— নিয়ম নেই?

হরতনী। নিয়ম তো নেই, কিন্তু কার নিয়মে বর্ষাবিহীন তাসের দেশে আজ এমন ঘনঘটা। হঠাৎ সকালে উঠেই দেখি, নীল মেঘ আকাশ জ্বড়ে। এতদিন তোমাদের দেশের ময়্র গ্বনে গ্বনে পা ফেলত, নাচত সাবধানে, আজ কেন এমন অনিয়মের নাচ নাচল, সমস্ত পেখম ছড়িয়ে দিয়ে।

র্ইতন। কিন্তু, ঘর হতে যার আঙিনা বিদেশ, সেও আজ ফ্ল তুলতে ব্রেরেছে—এতবড়ো অদ্ভূত কাজ তোমার মাথায় এল কী করে।

হরতনী। হঠাৎ মনে হল আমি মালিনী, আর-জন্মে ফ্ল তুলতেম। আজ প্রের হাওরায় সেই জন্মের ফ্লবাগানের গন্ধ এল। সেই জন্মের মাধবীবন থেকে ভ্রমর এসেছে মনের মধ্যে।

গান

খনেতে শ্রমর এল গ্রন্গ্রনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শ্রনিয়ে।
আলোতে কোন্ গগনে মাধবী জাগল বনে,
এল সেই ফ্ল-জাগানোর খবর নিয়ে।
সারাদিন সেই কথা সে যায় শ্রনিয়ে।
কেমনে রহি খরে, মন যে কেমন করে,
কেমনে কাটে যে দিন দিন গ্রনিয়ে।
কী মায়া দেয় ব্লায়ে দিল সব কাজ ভূলায়ে,
বেলা যায় গানের স্রে জাল ব্রিয়ে।

র্ইতন। আচ্ছা, গরাব্মশ্ডলের জন্যে বিবিস্ফারীদের খংজে বেড়াচ্ছি, তারাও কি তবে— হরতনী। হাঁ, তারাও এইখানেই, নদীর ধারে ধারে, গাছের তলায় তলায়। র্ইতন। কী করছে। হরতনী। সাজ বদল করছে, আমারই মতো। কেমন দেখাচ্ছে। পছন্দ হয়? র্ইতন। মনে হচ্ছে পর্দা খালে গেছে, চাঁদের থেকে মেঘ গেছে সরে, একেবারে নতুন মান্ষ। হরতনী। তোমাদের ছক্কা-পঞ্জা আমাদের শাসাবার জন্যে এসেছিলেন, তাঁদের কী দশা হয়েছে দেখো গৈ যাও।

রুইতনা কেন। কী হল।

হরতনী'। খ্যাপার মতো ঘ্রে ঘ্রে বেড়াচ্ছে। দীঘনিশ্বাস ফেলছে, এমন-কি, গ্ন্-গ্ন্ করে গানও করছে।

রুইতন। গান! ছক্কা-পঞ্জার গান!

হরতনী। স্বরে না হোক বেস্বরে। আমি তখন চুল বাঁধছিল ম। থাকতে পারলমে না, চলে আসতে হল।

র্ইতন। আশ্চর্য করলে। চুল বাঁধা! এ বিদ্যে কে শেখালে।

হরতনী। কেউ না। ঐ দেখো-না, এবার হঠাৎ শ্বকনো ঝরনায় নামল বর্ষা। জলের ধারায় ধারায় শ্বর্ হল বেণীবন্ধন। এ বিদ্যা কে শেখালো তাকে। চলো আমার সংখ্যা, ছব্ধা-পঞ্জার গান শ্বনিয়ে দিই তোমাকে।

[ প্রস্থান

বিবিদের প্রবেশ নাচ ও গান

বিবিরা।

অজানা স্ব্র কে দিয়ে যায় কানে কানে, ভাবনা আমার ষায় ভেসে যায় গানে গানে। বিস্মৃত জন্মের ছায়ালোকে হারিয়ে-যাওয়া বীণার শোকে

কে'দে ফিরে পথহারা রাগিণী। কোন্ বসন্তের মিলন রাতে তারার পানে

ভাবনা আমার যায় ভেসে যায় গানে গানে।

[ প্রস্থান

## র্ইতন-হরতনীর প্নঃপ্রবেশ

রুইতন। দোষ দেব কাকে। আমারই গাইতে ইচ্ছা করছে।

হরতনী। দেখো, সম্পাদক যেন শ্নতে না পায়, স্তম্ভে চড়াবে। সে দেখল্ম ঘ্রের বেড়াচ্ছে এই বনের খবর নিতে।

র্ইতন। দেখো হরতনী, ভয় কিন্তু আমার গেছে ঘ্রচে, কেন কী জানি। একটা-কিছ্র হ্রুম করো, তোমার জন্যে দ্বঃসাধ্য কিছ্র-একটা করতে চাই।

হরতনী। আর যাই কর গান গেয়ো না, বনে জবা ফ্টেছে, তুলে এনে দাও। ফ্লের রস দিয়ে রাঙাব পায়ের তলা।

র্ইতন। দেখো স্কারী, আজ সকালে উঠেই ব্রেছি, আমাদের এই তাসজকাটা স্বাধন। সেটা হঠাৎ ভাঙল। আমাদের আর-এক জন্ম বাতাসে ভেসে বেড়াছে। তারই বাণী আসছে ম্থে. তারই গান শ্নছি কানে। ঐ শোনো, ঐ শোনো, আমার সেই য্গের রচিত গান আকাশ থেকে ঐ কে বয়ে আনছে।

710

তোমার পায়ের তলায় যেন গো রঙ লাগে,
আমার মনের বনের ফ্রলের রাঙা রাগে।
যেন আমার গানের তানে
তোমায় ভূষণ পরাই কানে,
যেন রঞ্জমণির হার গে'থে দিই প্রাণের অন্রাগে।

হরতনী। এ গান কোনোদিন তুমিই বে'ধেছিলে, আর আমারই জন্যে? কেমন করে বাঁধলে। রুইতন। যেমন করে তুমি বাঁধলে বেণী। হরতনী। আচ্ছা, মনে কি আসছে, তোমার গানে আমি নেচেছিল্ম কোনো-একটা যুগে। রুইতন। মনে আসছে, আসছে। এতদিন ভূলে ছিল্ম কী করে তাই ভাবি।

#### गान

উতল হাওয়া লাগল আমার গানের তরণীতে।
দোলা লাগে, দোলা লাগে
তোমার চণ্ডল ওই নাচের লহরীতে।
ফদি কাটে রশি,
ফদি হাল পড়ে খনি,
ফদি তেউ উঠে উচ্ছ্রিন,
সম্মুখেতে মরণ যদি জাগে,
করি নে ভয়, নেবই তারে, নেবই তারে জিতে।

র্ইতন। দেখো হরতনী, মন ছট্ফটিয়ে উঠেছে যমরাজের সংশ্য পাল্লা দিতে। আমি চোথের সামনে দেখতে পাচ্ছ ছবি, তুমি পরিয়ে দিলে আমার কপালে জয়তিলক, আমি বেরল্ম বিদিনীকে উশ্ধার করতে, বন্ধ দ্বর্গের শ্বারে বাজাল্বম আমার ভেরী। কানে আসছে বিদায়কালে যে গান তুমি গেয়েছিলে।

#### গান

বিজ্বমালা এনো আমার লাগি।
দীর্ঘ রাত্তি রইব আমি জাগি।
চরণ যখন পড়বে তোমার মরণক্লে
ব্কের মধ্যে উঠবে আমার পরান দ্লে,
সব যদি যায় হব তোমার সর্বনাশের ভাগী।

হরতনী। চলো চলো বীর, মরণ পণ করে বেরিয়ে পড়ি দ্বজনে মিলে। দেখতে পাচ্ছি যে, সামনে কী যেন কালো পাথরের ভ্রুকটি, ভেঙে চুরমার করতে হবে। ভেঙে মাথায় যদি পড়ে পড়্বক। পথ কাটতে হবে পাহাড়ের ব্রক ফাটিয়ে দিয়ে। কী করতে এসেছি এখানে। ছি ছি, কেন আছি।এখানে। এ কী অর্থহীন দিন, কী প্রাগহীন রাগ্রি। কী ব্যর্থতার আবর্তন মৃহ্তে মৃহ্তে।

র্ইতন। সাহস আছে তোমার স্ক্রী?

হরতনী। আছে, আছে।

র্ইতন। অজানাকে ভয় করবে না?

হরতনী। না, করব না।

র্ইতন। পা বাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে, পথ ফ্ররোতে চাইবে না।

হরতনী। কোন্ যুগে আমরা চলেছিল্ম সেই দ্র্গমে। রাচে ধরেছি মশাল তোমার সামনে, দিনে বর্মেছি জয়ধনজা তোমার আগে আগে। আজ আর-একবার উঠে দাঁড়াও, ভাঙতে হবে এখানে এই অলসের বেড়া, এই নিজাবির গণ্ডি, ঠেলে ফেলতে হবে এই-সব নির্থকের আবর্জনা।

র্ইতন। ছি'ড়ে ফেলো আবরণ, ট্করো ট্করো ক'রে ছি'ড়ে ফেলো। মৃত্ত হও, শান্ধ হও, পূর্ণ হও।

প্রস্থান

#### ছকা-পঞ্চার প্রবেশ

ছরা। ওহে পঞ্জা, কী হল বলো দেখি।

পঞ্জা। ভারি লম্জা হচ্ছে নিজের দিকে তাকিয়ে। মৃত্, মৃত্! কী করছিলি এতদিন।

ছক্কা। এতদিন পরে কেন মনে প্রশ্ন জাগছে, এ-সমস্তর অর্থ কী।

পঞ্জা। ঐ যে দহলা পণ্ডিত আসছেন, ওঁকে জিজ্ঞাসা করি।

#### দহলার প্রবেশ

ছক্কা। এতকাল যে-সব ওঠাপড়া-শোয়াবসার কট্কেনা নিয়ে দিন কাটাচ্ছিল্ম তার অর্থ কী।

मर्ना। हुन।

ছক্কা-পঞ্জা। (উভয়ে) করব না চুপ।

দহলা। ভয় নেই?

ছক্কা-পঞ্জা। (উভয়ে) নেই ভয়, বলতে হবে অর্থ কী।

দহলা। অর্থ নেই-- নিয়ম।

ছকা। নিয়ম যদি নাই মানি?

দহলা। অধঃপাতে যাবে।

**ছক্কা।** যাব সেই অধঃপাতেই।

দহলা। কী করতে।

পঞ্জা। সেখানে যদি অগোরব থাকে তার সংগে লড়াই করতে।

দহলা। এ কেমন গোঁয়ারের কথা শান্তিপ্রিয় দেশে!

পঞ্জা। শান্তিভৎগ করব পণ করেছি।

#### হরতনীর প্রবেশ

দহলা। শ্নেছ শ্রীমতী হরতনী? এরা শান্তি ভাঙতে চার আমাদের এই অতলম্পর্শ প্রশান্ত-মহাসাগরের ধারে।

হরতনী। আমাদের শান্তিটা বুড়ো গাছের মতো। পোকা লেগেছে ভিতরে ভিতরে, সেটা নিজীব, তাকে কেটে ফেলা চাই।

দহলা। ছি ছি ছি, এমন কথা তোমার মাথে বেরোল! তুমি নারী, রক্ষা করবে শান্তি; আমরা প্রেয়ুষ, রক্ষা করব কৃষ্টি।

হরতনী। অনেকদিন তোমরা আমাদের ভূলিয়েছ পশ্ডিত। আর নয়, তোমাদের শান্তিরসে হিম হয়ে জমে গেছে আমাদের রস্তু, আর ভূলিয়ো না।

**म्टला**। **मर्वनाग**! कात्र काष्ट्र थ्यात्क थ्यात्व व-मव कथा।

হরতনী। মনে মনে তাকেই তো ডাকছি। আকাশে শ্নতে পাচ্ছি তারই গান।

দহলা। সর্বনাশ! আকাশে গান! এবার মজল তাসের দেশ। আর এখানে নয়।

ছক্কা। সুন্দরী, তুমিই আমাদের পথ দেখাও।

পঞ্জা। অশান্তিমন্ত্র পেয়েছ তুমি, সেই মন্ত্র দাও আমাদের।

হরতনী। বিধাতার ধিক্কারের মধ্যে আছি আমরা, মুচ্তার অপমানে। চলো, বেরিয়ে পড়ি।

ছক্কা। একট্ব নড়লেই যে ওরা দোষ ধরে, বলে 'অশ্বচি'।

হরতনী। দোষ হয় হোক, কিন্তু মরে থাকার মতো অশ্বচিতা নেই।

[ প্রস্থান

## ইম্কাবনী ও টেকানী ফ্ল তুলছে

एकानी। खे त्र परनानी अरमष्ट। आत त्रक्क त्नरे।

#### দহলানীর প্রবেশ

দহলানী। লুকোচ্ছ কোথায়। কে গো, চেনা যায় না যে! এ যে আমাদের টেক্কানী। আর উনি কে, উনি যে আমাদের ইস্কাবনী। মরে যাই। কী ছিরি করেছ! মানুষ সেজেছ বুঝি? লঙ্জা নেই?

টেক্কানী। সাজি নি, দৈবাৎ সাজ খসে পড়েছে।

দহলানী। তাসের দেশের বন্ধন আঁট বন্ধন--- হাজার বছরের হাজার গিরে দেওয়া, থসে পডল ? কাণ্ডটা ঘটল কী করে।

ইস্কাবনী। একটা হাওয়া দিয়েছিল।

দহলানী। ওমা, কী বলে গো। তাসের দেশের হাওয়ায় বাঁধন ছে'ড়ে! আমাদের প্রনদেবের নামে এত বড়ো বদনাম। বলি, এ কি মেলেচ্ছ দেশ পেয়েছ, যেখানে একট্ব হাওয়া দিলেই গাছের শ্বেনা পাতা খসে উড়ে যায়।

ইস্কাবনী। স্বচক্ষেই দেখো-না দিদি, কী বদল ঘটিয়েছেন আমাদের প্রবদ্ব।

দহলানী। দেখো, ছোটো মুখে বড়ো কথা ভালো নয়। আমাদের সনাতন প্রনদেব! তবে কিনা প্রিথিতে লিখছে তাঁর এক মহাবীর পুত্র আছেন, তিনি নাকি লম্বা লম্বা লম্বা দিয়ে বেড়ান। হয়তো বা তিনিই ভর করেছেন তোমাদের 'পরে।

টেঞ্জনী। কেবল আমাদের খোঁটা দিচ্ছ কেন। এখনো চোখে ব্রথি পড়ে নি? তিনি যে লম্ফ লাগিয়েছেন তাসের দেশময়। তাসিনীদের ব্যক্ত আগ্রন লাগিয়ে বেড়াছেন।

ইস্কাবনী। সাগরপারের মান,ধরা বলছে, তিনিই নাকি ওদের প্রেপ্রেষ।

দহলানী। হতে পারে -- ওরা লাফ-মারা-বংশেরই সুক্তান।

টেক্কানী। আচ্ছা, সত্যি কথা বলো দিদি—ভিতরে তিতরে তোমারও মন চণ্ডল হয়েছে? না, চুপ করে থাকলে চলবে না।

দহলানী। কাউকে বলে দিবি নে তো?

টেক্কানী। তোমার গা ছংরে বলছি, কাউকে বলব না।

দহলানী। কাল ভোর রাত্তিরের ঘ্যে স্বাদ্ন দেখল্ম, হঠাৎ মান্য হয়ে গেছি, নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছি ঠিক ওদেরই মতো। জেগে উঠে লজ্জায় মরি আর-কি। কিল্ডু—

টেকানী। কিন্তু কী।

দহলানী। সে কথা থাক্ গে।

ইস্কাবনী। ব্রেছে, ব্রেছি, দিনের বেলাকার বাঁধা পাখি খোলা পেয়েছিল স্বপেন।

দহলানী। চুপ চুপ চুপ, নহলাপণ্ডিত শ্নলে স্বংশ্নরও প্রায়শ্চিত্ত লাগিয়ে দেবে। ওটা পাপ যে। কিন্তু, স্বংশন কী ফ্রতি।

টেক্কানী। যা বিলস ভাই, তাসের দেশে সাগরপারের হাওয়া দিয়েছে খ্ব জোরে। কিছ্ যেন ধরে রাখতে পারছি নে, সব দিছে উড়িয়ে।

দহলানী। তা হোক, এখনো কিল্কু কিছ্ উড়ল, কিছ্ রইল বাকি। মাধার ঘোমটা যদি বা খসল, পায়ের বাঁক-মল তো সোজা করতে পারল না।

ইম্কাবনী। সত্যি বলেছিস, মনটা সম্দ্রের এপারে ওপারে দোলাদ্বলি করছে। ঐ দেখ্-না চি°ড়েতনীর মান্ব হবার অসহ্য শখ, পারে না, তাই মান্বের ম্বোশ পরেছে— সেটা তাসমহলেরই কারখানাঘরে তৈরি। কী অশ্ভূত দেখতে হয়েছে।

দহলানী। আমাদের কাকে কী রকম দেখতে হয়েছে নিজেরা ব্রুতেই পারি নে। গাছের আড়াল থেকে কাল শ্নলনুম, সদাগরের পুত্রুর বলছিল, এরা যে মানুষের সঙ সাজছে।

টেকানী। ওমা, কী লম্জা। রাজপ্রের কী বললেন।

দহলানী। তিনি রেগে উঠে বললেন, সে তো ভালোই— সাজের ভিতর দিয়ে র্চি দেখা দিল। তিনি বললেন, এ দেখে হেসো না, হাসতে চাও তো যাও তাদের কাছে মান্ধের মধ্যে যারা তাসের সঙ সেজে বেডায়।

ইস্কাবনী। ওমা, তাও কি ঘটে নাকি। মান্য হয়ে তাসের নকল! আচ্ছা, কী করে তারা। দহলানী। রাজপ্রত্বের বলছিলেন, তারা রঙের কাঠি ব্লোয় ঠোঁটে, কালো বাতি দিয়ে আঁকে ভুর্, আরো কত কী, আমাদের রঙ-করা তাসেদেরই মতো। সব চেয়ে মজার কথা, ওরা খ্রওয়ালা চামডা লাগায় পায়ের তলায়।

টেক্সানী। কেন।

দহলানী। পদোহ্নতি ঘটে, মাটিতে পা পড়ে না। এ সমস্তই তাসের ঢঙ। একে দেওয়া, সাজিয়ে দেওয়া কায়দা।

ইম্কাবনী। এ তো দেখি প্রবনদেরের উলটোপালটা খেলা— তাসীরা হতে চায় রঙ খসিয়ে মান্ব, মান্ব চায় রঙ মেখে তাসী হতে। আমি কিন্তু ভাই, ঠিক করেছি, মান্বের মন্তর নেব রাজপুতুরের কাছে।

টেকানী। আমিও।

দহলানী। আমারও ইচ্ছে করে, কিল্তু ভয়ও করে। শ্নেছি মান্বের দ্বঃখ ঢের, তালের কোনো বাুলাই নেই।

ইম্কাবনী। দ্বংথের কথা বলছিস ভাই? দ্বংখ যে এখনি শ্বর্ করেছে তার নৃত্য ব্বের মধ্যে।

টেক্কানী। কিন্তু সেই দ=ংখের নেশা ছাড়তে চাই নে। থেকে থেকে চোখ জলে ভেসে যায়, কেন যে ভেবেই পাই নে।

#### गान

কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়,
মন কেন এমন করে—

যেন সহসা কী কথা মনে পড়ে,
মনে পড়ে না গো, তব্ মনে পড়ে।

যেন কাহার বচন দিয়েছে বেদন,
যেন কে চলে গিয়েছে আনাদরে—
বাজে তারি অযতন প্রাণের 'পরে।

যেন সহসা কী কথা মনে পড়ে,
মনে পড়ে না গো, তব্ মনে পড়ে।

ইস্কাবনী। পালাও পালাও, সম্পাদক আসছে। কাগজে যদি রটে যায় তা হলে মুখ দেখাতে পারব না।

দহলানী। ঐ যে দলবল সবাই আসছে। বৃড়োনিমতলায় আজ সভা বসবে। এখানে আর নয়।
থ্রেম্থান

রাজাসাহেব প্রভৃতির প্রবেশ

রাজা। এ জায়গাটা কেমন ঠেকছে। ওটা কিসের গন্ধ।

পঞ্জা। কদশ্বের।

রাজা। কদন্ব! অভত নাম। ওটা কী পাখি ডাকছে।

পঞ্জা। শানেছি, ওকে বলে ঘাঘা।

রাজা। খ্যুথ্! তাসের ভাষায় ওকে একটা ভদ্র নাম দাও, বলো বিন্তি। আজ তো কাজ করা দায় হয়েছে। আজ আকাশে কথা শোনা যাচ্ছে, বাতাসে স্বুর উঠেছে। অনেক কণ্টে মনকে শাল্ড রেখেছি। রানীবিবিকে তো ঘরে রাখা শক্ত হল, নেচে বেড়াচ্ছে ভূতে-পাওয়ার মতো। সভ্যগণ, তোমাদের আজ চেনা যায় না— সভার সাজ নেই, অতাশ্ত অসভ্যের মতো।

সকলে। দোষ নেই। ঢিলে হয়ে গেল আমাদের সাজ, আপনি পড়ল খসে— সেগ্লেলা রাশ্তায় রাশ্তায় ছড়িয়ে আছে।

রাজা। সম্পাদক, তোমারও যেন গাম্ভীর্যহানি হয়েছে বলে বোধ হচ্ছে।

গোলাম। সকাল থেকে আছি বনে, পলাতকাদের নাম সংগ্রহ করার জন্যে। এখানকার হাওয়া লেগেছে। সম্পাদকীয় স্তম্ভ ভরাতে গিয়ে দেখি, লেখনী দিয়ে ছন্দ ঝরছে। শ্নেছি, আধ্নিক ভাক্তার এইরকম নিঃসারণকেই বলে ইন্ফুলুয়েঞ্জা।

রাজা। কী রকম, একটা নমুনা দেখি।

গোলাম।

ষে দেশে বায় না মানে
বাধ্যতাম লক বিধি,
সে দেশে দহলা তত্ত্বনিধি
কেমনে করিবে রক্ষা কৃষ্টি—
সে দেশে নিশ্চিত অনাস্থিট।

রাজা। থাক্, আর প্রয়োজন নেই। এটা চতুর্থবর্গের পাঠ্য পর্স্তকে চালিয়ে দিয়ো। তাস-বংশীয় শিশ্বা কণ্ঠম্থ কর্ক।

ছকা। রাজাসাহেব, তোমার চতুর্থবর্গের শিশ্ববিভাগের ছাত্র নই আমরা। আজ হঠাং মনে হচ্ছে, আমাদের বয়স হয়েছে। ও ছন্দ মনে লাগছে না।

পঞ্জা। ওগো বিদেশী, সম্দ্রের ওপারের ছন্দ আমাদের কানে দিতে পার? রাজপুরে। পারি, তবে শোনো।

গান

গগনে গগনে যায় হাঁকি
বিদ্যুৎবাণী বন্ধুবাহিনী বৈশাখী,
স্পর্ধাবেগের ছন্দ জাগায়
বনস্পতির শাখাতে।
শ্নামদের নেশায় মাতাল ধায় পাখি,
অচিন পথের ছন্দ উড়ায়
মুক্ত বেগের পাখাতে।

অন্তরতল মন্থন করে ছন্দে
সাদার কালোর দ্বন্ধে,
নানা ভালো নানা মন্দে,
নানা সোজা নানা বাঁকাতে।
ছন্দ নাচিল হোমবহির তরঙেগ,
মুক্তিরণের যোল্ধ্বীরের ভ্রভঙেগ,
ছন্দ ছুটিল প্রলয়পথের
রুদ্ররথের চাকাতে।

রাজা। কিছ্ ব্ঝলে তোমরা?
তাসের দল। কিছ্ই না।
রাজা। তবে?
তাসের দল। মন মেতে উঠল।
রাজা। সেটা তো ভালো নয়। আমাদের সনাতন শাস্তের ছন্দ একটা শোনো—

শান্ত যেই জন যম তারে ঠেলে ঠেলে নেড়েচেড়ে যায় ফেলে, বলে, 'মোর নাহি প্রয়োজন'।

শোনো বিদেশী। রাজপুত্র। আদেশ করো।

রাজা। তোমরা যে তাসশ্বীপময় অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছ—জলে দিচ্ছ ডুব, চড়ছ পাহাড়ের মাথায়, কুড়ুল হাতে বনে কাটছ পথ— এ-সব কেন।

রাজপুর। রাজাসাহেব, তোমরা যে কেবলই উঠছ বসছ, পাশ ফিরছ, পিঠ ফেরাচ্ছ, গড়াচ্ছ মাটিতে, সেই বা কেন।

রাজা। সে আমাদের নিয়ম। রাজপুতা। এ আমাদের ইচ্ছে।

রাজা। ইচ্ছে! কী সর্বনাশ! এই তাসের দেশে ইচ্ছে! বন্ধ্রগণ, তোমরা স্বাই কী বল। ছক্তা-পঞ্জা। আমরা ওর কাছে ইচ্ছেমন্ত নিয়েছি।

রাজা। কীমন্ত্র।

ছকা-পঞ্চা।

গান

**रे**टक् ।

সেই তো ভাঙছে, সেই তো গড়ছে, সেই তো দিচ্ছে নিচ্ছে। সেই তো আঘাত করছে তালায়, সেই তো বাঁধন ছি'ড়ে পালায়, বাঁধন পরতে সেই তো আবার ফিরছে।

রাজা। যাও যাও, এখান থেকে চলে যাও, শীঘ্র চলে যাও। হরতনী, কানে পেণছিল না কথাটা ? চি°ড়েতনী, দেখছ ওর ব্যবহারটা ? হঠাৎ এমন হল কেন। হরতনী। ইচছে।

```
অন্য টেক্কারা। ইচ্ছে।
   রাজা। ও কী রানীবিবি, তাড়াতাড়ি উঠে পড়লে যে।
   রানী। আর বসে থাকতে পারছি নে।
   রাজা। রানীবিবি, সন্দেহ হচ্ছে, তোমার মন বিচলিত হয়েছে।
   রানী। সন্দেহ নেই, বিচলিত হয়েছে।
   রাজা। জান? চাঞ্চল্য তাসের দেশে সব চেয়ে বড়ো অপরাধ।
   রানী। জানি, আর এও জানি, এই অপরাধটাই সব চেয়ে বড়ো সম্ভোগের জিনিস।
   রাজা। শাস্তির জিনিসকে তুমি বললে ভোগের জিনিস, তাদের দেশের ভাষাও ভলে গেছ?
   রানী। আমাদের তাসের দেশের ভাষায় শিকলকে বলে অলংকার, এ ভাষা ভোলবার সময়
এসেছে।
    রুইতন। হাঁ বিবিরানী, এদের ভাষায় জেলখানাকে বলে শ্বশ্রবাড়ি।
   রাজা। চুপ।
   হরতনী। এরা হে'য়ালিকে বলে শাস্তর।
   রাজা। চুপ।
   হরতনী। বোবাকে বলে সাধু।
   রাজা। চুপ।
   হরতনী। বোকাকে বলে পণ্ডিত।
   রাজা। চুপ।
   পঞ্জা। এরা মরাকে বলে বাঁচা।
   রাজা। চুপ।
   রানী। আর, স্বর্গকে বলে অপরাধ। বলো তোমরা, জয় ইচ্ছের জয়।
   সকলে। জয় ইচ্ছের জয়।
   রাজা। রানীবিবি, তোমার বনবাস!
   রানী। বাঁচি তা হলে।
    রাজা। নির্বাসন!—ও কী, চললে যে! কোথায় চললে।
    রানী। নির্বাসনে।
    রাজা। আমাকে ফেলে রেখে যাবে?
    রানী। ফেলে রেখে যাব কেন।
    রাজা। তবে?
    রানী। সঙ্গে নিয়ে যাব তোমাকে।
    রাজা। কোথায়?
    রানী। নির্বাসনে।
    রাজা। আর এরা, আমার প্রজারা?
    সকলে। যাব নির্বাসনে।
    রাজা। দহলাপণ্ডিত কী মনে করছ।
    দহলা। নির্বাসনটা ভালোই মনে করছি।
    রাজা। আর, তোমার প্রথিগালো?
    দহলা। ভাসিয়ে দেব জলে।
    রাজা। বাধ্যতামূলক আইন?
    দহলা। আর চলবে না।
    त्रकरनः हन्द ना, हन्द ना।
```

রানী। কোথায় গেল সেই মানুষরা।

রাজপুর। এই যে আছি আমরা।
রানী। মানুষ হতে পারব আমরা?
রাজপুর। পারবে, নিশ্চয় পারবে।
রাজা।, ওগো বিদেশী, আমিও কি পারব।
রাজপুর। সন্দেহ করি। কিন্তু, রানী আছেন তোমার সহায়। জয় রানীর।

সকলের গান
বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও,
বাঁধ ভেঙে দাও।
বন্দী প্রাণমন হোক উধাও।
শ্বুকনো গাঙে আস্বুক
জীবনের বন্যার উন্দাম কোতুক,
ভাঙনের জয়গান গাও।
জীর্ণ প্রাতন যাক ভেসে যাক,
যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে যাক।
আমরা শ্বুনেছি ওই
মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ
কোন্ ন্তনেরই ভাক।
ভয় করি না অজানারে,
রুন্ধ তাহারি ন্বারে
দুর্দাড় বেগে ধাও।

শ্যান্তানকেতন ১৪।১।৩৯

# বাঁশরি

গ্ৰহাৰ : ১৯০০

পা**ন্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথে**র হস্তাক্ষরে 'বাঁশরী' এই বানান দৃষ্ট হলেও, কবির অভিপ্রেত বানানই বর্তমান সংস্করণে অন্স্ত।

## প্রথম অঙক

## প্রথম দৃশ্য

শ্রীমতী বাশরি সরকার বিলিতি র্নিভাসিটিতে পাস করা মেয়ে। র্পসী না হলেও তার চলে। তার প্রকৃতিটা বৈদ্যুতগান্তিতে সম্ভল্ল, তার আকৃতিটাতে শান-দেওয়া ইম্পাতের চাক্চিক্য। ক্ষিতীশ সাহিত্যিক। চেহারায় খ্রত আছে, কিন্তু গলপ লেখায় খ্যাতনামা। পার্টি জমেছে সুব্দমা সেনদের বাগানে।

বাঁশরি। ক্ষিতীশ, সাহিত্যে তুমি ন্তন ফ্যাশনের ধ্মকেতু বললেই হয়। জন্দনত লেজের ঝাপটায় প্রোনো কায়দাকে ঝেণ্টিয়ে নিয়ে চলেছ আকাশ থেকে। যেখানে তোমাকে এনেছি এটা বিলিতি-বাঙালি মহল, ফ্যাশনেবল পাড়া। পথঘাট তোমার জানা নেই। দেউড়িতে কার্ড তলব করলেই ঘেমে উঠতে। তাই সকাল-সকাল আনল্ম। আপাতত একট্ব আড়ালে বোসো। সকলে এলে প্রকাশ কোরো আপন মহিমা। এখন চলল্ম, হয়তো না আসতেও পারি।

ক্ষিতীশ। রোসো, একট, সমবিয়ে দাও। অজায়গায় আমাকে আনা কেন।

বাঁশরি। কথাটা খোলসা করে বলি তবে। বাজারে নাম করেছ বই লিখে। আরো উন্নতি আশা করেছিল্ম। ভেবেছিল্ম, নামটাকে বাজার থেকে উন্ধার করে এত উধের্ব তুলবে যে, ইতরসাধারণ গাল পাড়তে থাকবে।

ক্ষিতীশ। আমার নামটা বাজারে-চলতি ঘষা পয়সা নয়, সে কথা কি স্বীকার কর না।

বাঁশরি। সাহিত্যের সদর বাজারের কথা হচ্ছে না, তোমরা যে নতুন বাজারের চলতি দরে ব্যাবসা চালাচ্ছ সেও একটা বাজার। তার বাইরে যেতে তোমার সাহস নেই পাছে মালের গ্রমার কমে। এবারে তারই প্রমাণ পেল্ম তোমার এই হালের বইটাতে যার নাম দিয়েছ 'বেমানান'। সম্তায় পাঠক ভোলাবার লোভ তোমার প্রেরা পরিমাণেই আছে। মাঝারি লেখকেরা মরে ঐ লোভে। তোমার এই বইটাকে বলি আধ্যনিকতার বটতলার ছাপা, খেলো আধ্যনিকতা।

ক্ষিতীশ। কিঞিৎ রাগ হয়েছে দেখছি; ছ্রিটা বিধেছে তোমাদের ফ্যাশনেবল শার্ট-ফ্রন্ট ফুড়ে।

বাঁশরি। রামো! ছ্রির বল ওকে! যাত্রার দলের কাঠের ছ্রির, রাংতা-মাখানো। ওতে যারা ভোলে তারা অজ্ব্রা।

ক্ষিতীশ। আচ্ছা, মেনে নিলেম। কিন্তু আমাকে এখানে কেন।

বাঁশরি। তুমি টেবিল বাজিয়ে বাজনা অভ্যেস কর, যেখানে সত্যিকার বাজনা মেলে সেইখানে শিক্ষা দিতে নিয়ে এল্ম। এদের কাছ থেকে দ্রে থাক, ঈর্ষা কর, বানিয়ে দাও গাল। তোমার বইয়ে নিলনাক্ষের নামে যে দলকে স্থি করে লোক হাসিয়েছ সে দলের মান্বকে কি সত্যি করে জান।

ক্ষিতীশ। আদালতের সাক্ষীর মতো জানি নে, বানিয়ে বলবার মতো জানি।

বাঁশরি। বানিয়ে বলতে গেলে আদালতের সাক্ষীর চেরে অনেক বেশি জানা দরকার হয়, মৃশায়। যখন কলেজে পড়া মুখন্থ করতে তখন শিখেছিলে রসাত্মক বাক্যই কাব্য; এখন সাবালক হয়েছ তব্ ঐ কথাটা প্রিয়ে নিতে পারলে না যে, সত্যাত্মক বাক্য রসাত্মক হলেই তাকে বলে সাহিতা।

ক্ষিতীশ। ছেলেমান্ষি র্চিকে রস জোগাবার ব্যাবসা আমার নর। আমি এসেছি জীর্ণকে চ্র্ণ করে সাফ করতে।

বাঁশরি। বাস্রে। আচ্ছা বেশ, কলমটাকে যদি ঝাঁটাই বানাতে চাও তা হলে আঁশতাকুড়টা সতি৷ হওয়া চাই, ঝাঁটাগাছটাও, আর সেইসংখ্য ঝাড়া্-বাবসায়ীর হাতটাও। এই আমরাই তোমাদের নলিনাক্ষের দল, আমাদের অপরাধ আছে ঢের, তোমাদেরও আছে বিস্তর। কস্বর মাপ করতে বলি নে, ভালো করে জানতে বলি, সতিয় করে জানতে বলি, এতে ভালোই লাগ্বক মন্দই লাগ্বক কিছুই যায় আসে না।

ক্ষিত্<sup>শি</sup>। অন্তত তোমাকে তো জেনেছি, বাঁশি। কেমন লাগছে তারও আভাস আড়চোথে কিছু কিছু পাও বোধ করি।

বাঁশার। দেখো সাহিত্যিক, আমাদের দলেও মানান-বেমানানের একটা নিঙি আছে। চিটেগড়ে মাখিয়ে কথাগলোকে চট্চটে করে তোলা এখানে চলতি নেই। ওটাতে ঘেনা করে। শোনো ক্ষিতীশ, আর-একবার তোমাকে স্পন্ধ করে বলি।

ক্ষিতীশ। এত অধিক স্পন্ট তোমার কথা যে, যত ব্যবি তার চেয়ে বাজে বেশি।

বাঁশরি। তা হোক, শোনো। অশ্বত্থামার ছেলেবেলাকার গলপ পড়েছ? ধনীর ছেলেকে দ্বধ্বতে দেখে যথন সে কালা ধরল, তাকে পিট্রলি গ্লে থেতে দেওয়া হল, দ্ব হাত তুলে নাচতে লাগল দ্বধ্ব থেয়েছি বলে।

ক্ষিতীশ। ব্ঝেছি, আর বলতে হবে না। অর্থাৎ আমার লেখায় পিট্লি-গোলা জল থাইয়ে পাঠকশিশ্বদের নাচাচ্ছি।

বাঁশরি। বানিয়ে-তোলা লেখা তোমার, বই পড়ে লেখা। জীবনে যার সত্যের পরিচয় আছে তার অমন লেখা বিস্বাদ লাগে।

ক্ষিতীশ। সতোর পরিচয় আছে তোমার?

বাঁশরি। হাঁ আছে, দ্বংখ এই, লেখবার শক্তি নেই। তার চেয়ে দ্বংখের কথা— লেখবার শক্তি আছে তোমার, কিন্তু নেই সত্যের পরিচয়। আমি চাই, তুমি স্পন্ট জানতে শেখো যেমন প্রত্যক্ষ করে আমি জেনেছি, সাঁচ্চা করে লিখতে শেখো। যাতে মনে হবে, আমারই মন প্রাণ যেন তোমার কলমের মুখে ফুটে পড়ছে।

ক্ষিতীশ। জানার কথা তো বললে, জানবার পর্শ্বতিটা কী।

বাঁশরি। পদ্ধতিটা শ্রুর হোক আজকের এই পার্টিতে। এখানকার এই জগংটার কাছ থেকে সেই পরিমাণে তুমি দুরে আছ, যাতে এর সমস্তটাকে নির্লিণ্ড হয়ে দেখা সম্ভব।

ক্ষিতাশ। আচ্ছা, তা হলে এই পার্চিটার একটা সরল ব্যাখ্যা দাও, একটা সিনপ্সিস।

বাঁশরি। তবে শোনো। এক পক্ষে এই বাড়ির মেয়ে, নাম স্বমা সেন। প্র্র্থমানেরই মত এই যে, ওর যোগপাত্র জগতে নেই নিজে ছাড়া। উশ্ধত য্বকদের মধ্যে মাঝে মাঝে এমনতরো আফিতন-গোটানো ভণ্গি দেখি যাতে বোঝা যায়, আইন-আদালত না থাকলে ওকে নিয়ে লোক-ক্ষরকর কাশ্ড ঘটত। অপর পক্ষে শশ্ভুগড়ের রাজা সোমশংকর। মেয়েরা তার সম্বন্ধে কী কানাকানি করে বলব না, কারণ আমিও স্ত্রী জাতিরই অন্তর্গত। আজকের পার্টি এ'দের দেহিকার এন্গেজ্মেন্ট নিয়ে।

ক্ষিতীশ। দ্বজন মান্বের ঠিকানা পাওয়া গেল। দ্বই সংখ্যাটা গড়ায় এসে স্থাতিল গাহস্থ্য। তিন সংখ্যাটা নারদ, পাকিয়ে তোলে জটা, ঘটিয়ে তোলে তাপজনক নাটা। এর মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি কোথাও আছে নিশ্চয়, নইলে সাহিত্যিকের প্রলোভন কোথায়।

বাঁশরি। আছে তৃতীয় ব্যক্তি, সেই হয়তো প্রধান ব্যক্তি। লোকে তাকে ডাকে প্রন্দরসল্যাসী। পিতৃদন্ত নামটার সন্ধান মেলে না। কেউ দেখেছে তাকে কুম্ভমেলায়, কেউ দেখেছে গারো পাহাড়ে ভালন্ক-শিকারে। কেউ বলে, ও য়নুরোপে অনেককাল ছিল। সনুষমাকে কলেজের পড়া পড়িয়েছে আপন ইচ্ছায়। অবশেষে ঘটিয়েছে এই সম্পন্ধ। সনুষমার মা বললেন— অনুষ্ঠানটা হোক ত্তাহ্বাসমাজের কাউকে দিয়ে, সনুষমা জেদ ধরলে একমাত্র পর্রন্দর ছাড়া আর-কাউকে দিয়ে চলবে না। চতুদিকের আবহাওয়াটার কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, বলব, কোনো-একটা জায়গায় ডিপ্রেশন ঘটেছে। গতিকটা ঝোড়ো রকমের; বাদলা কোনো-না-কোনো পাড়ায় নেমেছে, ব্লিউপাত হয়তো স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। বাস্ত্র, আর নয়।

ক্ষিতীশ। ঐ যাঃ, এই দেখো আমার এন্ডির চাদরটাতে মসত একটা কালির দাগ। বাঁশার। বাসত হও কেন। ঐ কালির দাগেই তোমার অসাধারণতা। তুমি রিয়ালিস্ট, নির্মালতা তোমাকে মানার না। তুমি মসীধ্বজ। ঐ আসছে অনস্য়ো প্রিরংবদা।

কিতীশ। তার মানে?

বাঁশরি। দুই সখী। ছাড়াছাড়ি হবার জো নেই। বাধ্যুছের উপাধি-পরীক্ষার ঐ নাম পেয়েছে, আসল নামটা ভূলেছে স্বাই।

েউভয়ের প্রস্থান

## দুই স্থীর প্রবেশ

- ১। আজ স্বমার এন্গেজ্মেন্ট, মনে করতে কেমন লাগে।
- २। जव प्राप्ततरे अन्राज्यात्र भन थात्राल हरत वात्र।
- ১। কেন?
- ২। মনে হয়, দড়ির উপরে চলছে, থর্থর্ করে কাঁপত্তে স্খদ;ঃখের মাঝখানে। ম্থের দিকে তাকিয়ে কেমন ভয় করে।
- ১। তা সতিয়। আজ মনে হচ্ছে ষেন নাটকের প্রথম অঙ্কের ড্রপ্সীন উঠল। নায়কনায়িকাও তেমনি, নাট্যকার নিজের হাতে সাজিয়ে চালান করেছেন রংগভূমিতে। রাজা সোমশংকরকে দেখলে মনে হয়, টভের রাজস্থান থেকে বেরিয়ে এল দুশো-তিনশো বছর পেরিয়ে।
- ২। দেখিস নি, প্রথম যখন এলেন রাজাবাহাদ্রর? খাঁটি মধ্যযুগের; ঝাঁকড়া চুল, কানে বারবোলি, হাতে মোটা কৎকণ, কপালে চল্দনের তিলক, বাংলা কথা খুব বাঁকা। পড়লেন বাঁশরির হাতে, হল ওঁর মডার্ন সংস্করণ। দেখতে দেখতে যে-রকম র্পাল্ডর ঘটল কারো সন্দেহ ছিল না ওঁর গোৱাল্ডর ঘটবে বাঁশরির গ্লিটেডেই। বাপ প্রভূশংকর খবর পেয়েই তাড়াতাড়ি আধ্নিকের কবল থেকে নিয়ে গেলেন সরিয়ে।
- ১। বাঁশরির চেয়ে বড়ো ওপতাদ ঐ পরেন্দরসম্মাসী, সব ক'টা বেড়া ডিভিয়ে রাজার ছেলেকে টেনে নিয়ে এলেন এই রাহ্মসমাজের আংটি-বদলের সভায়। সব চেয়ে কঠিন বেড়া প্রয়ং বাঁশরির।

## সুৰমার বিধবা মা বিভাসিনীর প্রবেশ

লবলপজনা বৈশার্থী নদীর স্লোডঃপথে মারে মাঝে চর পড়ে যেরকম দ্শা হয় তেমনি চেহারা। শিথিল বিশ্তারিত দেহ, কিছু মাংস্বহুল, তবু চাপা পড়ে নি যৌবনের ধারাবশেষ।

বিভাসিনী। বসে বসে কী ফিস্ফিস্ করছিস তোরা।

১। মাসি, লোকজন আসবার সমর হল, স্বমার দেখা নেই কেন।

বিভাসিনী। কী জানি, হয়তো সাজগোজ চলছে। তোরা চল্ বাছা, চায়ের টেবিলের কাছে, অতিথিদের খাওয়াতে হবে।

১। যাছি মাসি, ওখানে এখনো রোদ্যর।

বিভাসিনী। যাই, দেখি গে সূৰমা কী করছে। তাকে এখানে তোরা কেউ দেখিস নি?

২। না, মাসি।

বিভাসিনী। কে যে বললে ঐ পুকুরটার ধারে এসেছিল?

১। না, এতক্ষণ আমরাই ওখানে বেড়াচ্ছিল্ম।

[বিভাসিনীর প্রস্থান

- ২। চেয়ে দেখ্ ভাই, তোদের সন্ধাংশন কী খাটনিই খাটছে। নিজের খরচে ফাল কিনে এনে টেবিল সাজিয়েছে নিজের হাতে। কাল এক কাণ্ড বাধিয়েছিল। নেপন বিশ্বাস মন্থ বাঁকিয়ে বলেছিল, সন্ধ্যা টাকার লোভে এক ব্লো রাজাকে বিশ্নে করছে।
  - ১। तिभा विस्तित । उत्र माथ वांकरिय ना ? वांकर्य माधा स्य धना चरेकात । आक्रकाल मायमारक

নিয়ে ছেলেদের দলে ব্ক-জন্মনির লম্কাকান্ড। ঐ সংধাংশ্র ব্কথানা যেন মানোয়ারি জাহাজের বয়লার-মবের মতো হয়ে উঠেছে।

- ২। সাধাংশার তেজ আছে, যেমন শোনা নেপার কথা অমনি তাকে পেড়ে ফেললে মাটিতে, বাকের উপর চেপে বসে বললে, মাপ চেয়ে চিঠি লিখতে হবে।
- ১। দরেশ গোঁয়ার, ওর ভয়ে পেট ভারে কেউ নিদেদ করতেও পারে না। বাঙালির ছেলেদের বিষম কন্ট।
- ২। জানিস নে, আমাদের পাড়ায় বসেছে হতাশের সমিতি? লোকে যাদের বলে স্বমাভন্ত সম্প্রদায়, সৌর্যামক যাদের উপাধি, তারা নাম নিয়েছে লক্ষ্মীছাড়ার দল। নিমেন বানিয়েছে, তাতে ভাঙাকুলোর চিহ্ন। সম্প্রাবেলায় কী চেচামেচি। পাড়ার গেরস্তরা বলছে কাউন্সিলে প্রস্তাব তুলবে, আইন করে ধরে ধরে অবিলম্বে সব কটার জীবন্ত সমাধি, অর্থাৎ বিয়ে দেওয়া চাই। নইলে রান্তিরে ভদ্রলোকদের ঘ্রম বন্ধ। পাবলিক-নানুসেন্স্ যাকে বলে।
  - ১। এই লোকহিতকর কার্যে তুই সাহায্য করতে পার্রবি, প্রিয়।
- ২। দরামরী, লোকহিতৈষিতা তোমারও কোনো মেয়ের চেয়ে কম নয়, ভাই। লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে লক্ষ্মী স্থাপন করবার শথ আছে তোমার। আন্দাজে তা ব্রুবতে পারি। অন্, ঐ লোকটাকে চিনিস?
  - ১। কখনো তো দেখি নি।
- ২। ক্ষিতীশবাব্। গলপ লেখে, খ্ব নাম। বাঁশরি দামী জিনিসের বাজারদর বোঝে। ঠাট্টা করলে বলে— ঘোলের সাধ দুধে মেটাচ্ছি, মুক্তার বদলে শ্বন্তি।
  - ১। চল্ ভাই, সবাই এসে পড়ল। আমাদের একর দেখলে ঠাট্টা করবে।

[উভয়ের প্রস্থান

# দ্বিতীয় দৃশ্য

বাগানের কোণে তিনটে ঝাউগাছ চক্র করে দাঁড়িয়ে। তলায় কাঠের আসন। সেই নিভূতে ক্ষিতীশ। অন্যর্ত্ত নির্মান্ত্রতের দল কেউ-বা আলাপ করছে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে, কেউ-বা খেলছে টেনিস, কেউ-বা টোবলে সাজানো আহার্য ভোগ করছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

শচীন। আই সে, তারক, লোকটা আমাদের এলাকায় পিলপেগাড়ি করেছে, এর পরে পার্মনেন্ট্ টেন্যুরের দাবি করবে। উচ্ছেদ করতে ফোজদারি।

তারক। কার কথা বলছ।

শচীন। ঐ-যে নববার্তা কাগজের গল্প-লিখিয়ে ক্ষিতীশ।

তারক। ওর লেখা একটাও পড়ি নি, সেইজন্যে অসীম শ্রুমা করি।

শচীন। পড় নি ওর ন্তন বই 'বেমানান'? বিলিতিমাক'া নব্যবাঙালিকে ম্চড়ে ম্চড়ে নিংড়েছে।

অর্ণ। দ্রে বসে কলম চালিয়েছে, ভয় ছিল না মনে। কাছে এসেছে এইবারে ব্যবে, নিংড়ে ধব্ধবে সাদা করতে পারি আমরাও। তার পরে চড়াতে পারি গাধার পিঠে।

অর্চনা। ওর ছোঁয়া বাঁচাতে চাও তোমরা, ওরই ভয় তোমাদের ছোঁয়াকে। দেখছ না— দ্রে বসে আইডিয়ার ডিমগ্রেলাতে তা দিছে?

সতীশ। ও হল সাহিত্যরথী, আমরা পায়ে-হাঁটা পেয়াদা, মিলন ঘটবে কী উপায়ে। শচীন। ঘটকী আছেন স্বয়ং তোমার বোন বাঁশরি। হাইরো দার্জিলিং আর ফিলিস্টাইন শিলিগন্ডি, এর মধ্যে উনি রেল-লাইন পাতছেন। এখানে ক্ষিতীশের নেমন্তন্ন তাঁরই চক্রান্তে। সতীশ। তাই নাকি! তা হলে ভগবানের কাছে হতভাগার আত্মার জন্যে শান্তি কামনা করি। আমার বোনকে এখনো চেনেন না।

শৈল্বালা। তোমরা যাই বল, আমার কিন্তু ওর উপরে মায়া হয়।

मणीम। कान् ग्राप।

শৈল। চেহারাতে। শানেছি, ছেলেবেলায় মায়ের বণ্টির উপর পড়ে গিয়ে কপালে চোট লেগেছিল, তাই ঐ মৃত কাটা দাগ। শ্রীরের খণ্ড নিয়ে ওকে যখন ঠাট্টা কর, আমার ভালো লাগে না।

শচীন। মিস্ শৈল, বিধাতা তোমাকে নিখ্বত করেছেন তাই এত কর্ণা। কলির কোপ আছে যার চেহারায়, সে বিধাতার অকৃপার শোধ তুলতে চায় বিশেবর উপর। তার হাতে কলম যদি সর্করে কাটা থাকে তাহলে শতহস্ত দূরে থাকা শ্রেয়। ইংরেজ কবি পোপের কথা মনে রেখো।

শৈল। আহা, তোমরা বাড়াবাড়ি করছ।

সতীশ। শৈল, তোয়ার দরদ দেখে নিজেরই কপালে ব'টি মারতে ইচ্ছে করছে। শাস্ত্রে আছে মেরেদের দরা আর ভালোবাসা থাকে এক মহলে, ঠাঁইবদল করতে দেরি হয় না।

শচীন। তোমার ভয় নেই সতীশ, মেয়েরা অযোগ্যকেই দরা করে।

শৈল। আমাকে তাডাতে চাও এখান থেকে?

শচীন। সতীশ সেই অপেক্ষাই করছে। ও যাবে সংগ্য সংগ্য।

শৈল। রাগিয়ো না বলছি, তা হলে তোমার কথাও ফাঁস করে দেব।

শচীন। জেনে নাও বন্ধুগণ, আমারও ফাঁস করবার যোগ্য থবর আছে।

সতীশ। মিস্ বাণী, দেখছ লোকটার স্পর্ধা? গ্রুজবটাকে ঠেলে আনছে তোমার দিকে। পাশ কাটাতে না পারলে অ্যাক্সিডেন্ট অনিবার্য।

লীলা। মিস্ বাণীকে সাবধান করতে হবে না। ও জানে তাড়া লাগালেই বিপদকে খেদিয়ে আনা হয়। তাই চুপচাপ আছে, কপালে যা থাকে। ঐ-যে কী গানটা, 'বলেছিল ধরা দেব না'।

#### গান

বলেছিল ধরা দেব না, শ্বনেছিল সেই বড়াই। বীরপ্রেব্যের সয় নি গ্রুমোর, বাধিয়ে দিয়েছে লড়াই। তার পরে শেষে কী-যে হল কার, কোন্ দশা হল জয়পতাকার— কেউ বলে জিত, কেউ বলে হার, আমরা গ্রুজব ছড়াই।

অর্চনা। আঃ, কেন তোরা বাণীকে নিয়ে পড়েছিস। ও এখনই কে'দে ফেলবে। স্বীমা, যা তো ক্ষিতীশবাব্বক ডেকে আন চা খেতে।

লীলা। হায় রে কপাল! মিথ্যে ডাকবে, চোখ নেই, দেখতে পাও না!

সতীশ। কেন, দেখবার কী আছে।

লীলা। ঐ-যে এশ্ডি চাদরের কোণে মশ্ত একটা কালির দাগ। ভেবেছেন চাপা দিয়েছেন কিন্তু ঝুলে পড়েছে।

সতীশ। আচ্ছা চোথ যা হোক তোমার!

লীলা। বোমা তদন্তে পর্নিস না এলে ওঁকে ন্ডায় কার সাধ্যি।

সতীশ। আমার কিন্তু ভয় হয়, কোন্দিন বাঁশরি ঐ জথমি মান্বকে বিয়ে করে পরিবারের মধ্যে আতুরাশ্রম খ্লে বসে।

লীলা। কী বল তার ঠিক নেই। বাঁশরির জন্যে ভয়! ওর একটা গল্প বলি, ভয় ভাঙেবে শ্বনে। আমি উপস্থিত ছিল্ম। শচীন। কী মিছে তাস খেলছ তোমরা! এসো এখানে, গল্প-লিখিয়ের উপর গল্প! শ্রু করো।

লীরা। সোমশংকর হাতছাড়া হবার পরে বাঁশরির শথ গেল নখাঁ-দলতাঁ-গোছের একটা লেখক পোষবার। হঠাং দেখি জোটালো কোথা থেকে আশত একজন কাঁচা সাহিত্যিক। সোদন উৎসাহ পেরে লোকটা শোনাতে এসেছে একটা ন্তন লেখা। জয়দেব-পদমাবতাকৈ নিয়ে তাজা গদপ। জয়দেব দ্র থেকে ভালোবাসে রাজমহিষী পদ্মাবতীকে। রাজবধ্র যেমন র্প তেমনি সাজসাজা, তেমনি বিদ্যোসাধ্যি। অর্থাৎ এ কালে জন্মালে সে হত ঠিক তোমারই মতো শৈল। এ দিকে জয়দেবের দ্রী খোলোআনা গ্রামা, ভাষায় পানাপাকুরের গন্ধ, ব্যবহারটা প্রকাশ্যে বর্ণনা করবার মতো নয়, যে-সব তার বীভংস প্রবৃত্তি—ভাশে দিয়ে ফুটকি দিয়েও তার উল্লেখ চলে না। লেখক শেষকালটায় খ্ব কালো কালিতে দেগে প্রমাণ করেছে যে, জয়দেব দ্নব, পদ্মাবতী মেকি, একমাত্র খাঁটি সোনা মাদাকিনী। বাঁশার চোকি ছেড়ে দাঁভিয়ে তারস্বরে বলে উঠল, 'মাস্ট্রপীস!' ধন্যি মেয়ে! একেবালে সায়াইম ন্যাকামি।

শহীন। মানুষ্টা চুপঙ্গে চ্যাপটা হয়ে গেল বোধ হয়?

লীলা। উলটো। ব্রুক উঠল ফ্রেল। বললে, শ্রীমতী বাঁশরি, মাটি খোঁড়বার কোদালকে আমি খনির নাম দিয়ে শৃষ্ধ করে নিই নে, তাকে কোদালই বলি। বাঁশরি বলে উঠল, 'তোমার খেতাব হওঁয়া উচিত— নবাসাহিত্যের প্র্তিদ্দ্র, কলঙ্কগর্বিত।' ওর মুখ দিয়ে কথা বেরোয় যেন আতসবাজির মতো।

भागीत । अप्रेष्ठ लाकप्रेत भना मिरा भनन ? वायन ना ?

লীলা। একট্ও না। চায়ের পেয়ালায় চামচ নাড়তে নাড়তে ভাবল, আশ্চর্য করেছি, এবার মৃশ্ধ করে দেব। বললে, শ্রীমতী বাঁশরি, আনার একটা থিয়ারি আছে। দেখে নেবেন একদিন ল্যাবরেটারিতে তার প্রমাণ হবে। মেয়েদের ভাবকণায় যে এনার্জি থাকে সেটা ব্যাশ্ত সমশত প্রথিবীর নাটিতে। নইলে প্থিবী হত বন্ধ্যা। আমাদের সদার-নেকি শ্নেই এতখানি চোখ করে বললে, মাটিতে! বলেন কাঁ ক্ষিতীশবাব্! মেয়েদের মাটি করবেন না। মাটি তো প্রেই। পগুভ্তের কোঠায় মেয়ে যদি কোথাও থাকে সে জলে। নার্রার সঞ্জো মেলে বারি। স্থলে মাটিতে স্ক্রা হরে সে প্রবেশ করে, কখনো আকাশ থেকে নামে ব্লিউতে, কখনো মাটির তলা থেকে ওঠে ফোরারায়. কখনো কঠিন হয় বরফে, কখনো ঝরে পড়ে ঝরনায়। যা বলিস ভাই শৈল, বাঁশি কোথা থেকে কথা আনে জ্বিটিয়ে, ভগীরথের গণগার মতো, হাঁপ ধরিয়ের দিতে পারে ঐরাবত হাতিটাকে প্রশ্নে।

শচীন। খিন্তাশ সেদিন ভিজে কাদা হয়ে কিয়েছিল বলো!

লীলা। সম্পূর্ণ। বাঁশি আমার দিকে ফিরে বললে, 'ভুই তো এম. এসাস.-তে বারোকেমিনিট্র নির্মেখিস, শনেলি তো? বিশেব রমণীর রমণীরতা যে অংশে সেইটিকে কেটে ছিচ্ছে প্রভিরে গাইডিরে হাইড্রলিক প্রেস দিয়ে দলিরে সল্ফর্রিক অ্যাসিড দিয়ে গলিরে তোকে রিসর্চে লাগতে হবে।' দেখে একবার দ্রুট্রীম, আমি কোনোকালে বায়োকেমিনিট্র নিই নি। ওর পোষা জাবকে নাচাবার জনো চাত্রী। তাই বলাছ, ভয় নেই, মেয়েরা যাকে গাল দেয় তাকেও বিয়ে করতে পারে কিন্তু যাকে বিদ্রেপ করে তাকে নৈব নৈব চ। সব-শেষে বোকাটা বললে, 'আজ স্পন্ট ব্রেলম্ম, প্রের্য তেমনি করেই নারীকে চায় যেমন করে মর্ভুমি চায় জলকে মাটির তলার বোবা ভাষাকে উণ্ডিদ করে তোলবার জন্যে।' এত হেসেছি।

তারক। তুমি তো ঐ বললে। আমি একদিন ক্ষিতীশের তালি-দেওয়া মুখ নিয়ে একটা ঠাটার আভাস দিয়েছিলেম। বাঁশরি বলে উঠলেন, 'দেখো লাহিড়া, ওর মুখ দেখতে আমার পজিটিড়ালি ভালো লাগে।' অনম আশ্চর্য হয়ে বললেম, 'ভা হলে মুখখানা বিশ্বেশ মডার্ন আটা। ব্রুরতে ধাঁধা লাগে।' ওর সঙ্গে কথায় কে পারবে—ও বললে, 'বিধাতার তুলিতে অসীম সাহস। যাকে ভালো দেখতে করতে চান তাকে স্কুলর দেখতে করা দরকার বোধ করেন না। তাঁর মিন্টাল্ল ছড়ান ইতর লোকদেরই পাতে।' বাই জোড়া সক্ষ্মে বটে!

শৈল। আর কি কোনো কথা নেই তোমাদের। ক্ষিতীশবাব্ শ্নতে পাবেন যে। সতীশ। ভয় নেই, ওখানে ফোয়ারা ছুটছে, বাতাস উলটো দিকে, শোনা যাবে না। অর্চনা। আচ্ছা, তোমরা সব তাস খেলো, টেনিস খেলতে যাও, ঐ মানুষ্টার সংগ্য হিসেব চুকিয়ে আসি গে।

অর্চনা স্পেটে খাবার সাজ্জিয়ে নিয়ে গেল ক্ষিতীশের কাছে। দোহারা গড়নের দেহ, সাজে-সম্জায় কিছ্ অয়ত্ব আছে, হাসিখ্লি চল্চলে মুখ, আয়ু পশ্চিমের দিকে এক ডিগ্রি হেলেছে।

আর্চনা। ক্ষিতীশবাব, পালিয়ে বসে আছেন আমাদের কাছ থেকে তার মানে ব্রুতে পারি, কিন্তু থাবার টেবিলটাকে অস্পৃশ্য করলেন কোন্ দোষে। নিরাকার আইডিয়ায় আপনারা অভাস্ত, নিরাহার ভোজেও কি তাই। আমরা বঙ্গানারী বঙ্গাসাহিত্যের সেবার ভার পেয়েছি যে দিকটাতে সে দিকে আপনাদের পাক্ষন্ত।

ক্ষিতীশ। দেবী, আমরা জোগাই রসাত্মক বাক্য, তা নিয়ে তর্ক ওঠে; আপনারা দেন রসাত্মক বস্তু, ওটা অন্তরে গ্রহণ করতে মতান্তর ঘটে না।

অর্চনা। কী চমংকার। আমি যখন থালায় কেক সন্দেশ গোছাচ্ছিল্ম আপনি ততক্ষণ কথাটা বানিয়ে নিচ্ছিলেন। সাত জন্ম উপোস করে থাকলেও আমার মুখ দিয়ে এমন ঝক্ঝকে কথাটা বেরত না। তা যাক গে; পরিচয় নেই, তব্ এল্ম কাছে, কিছু মনে করবেন না। পরিচয় দেবার মতো নেই বিশেষ কিছু। বালিগঞ্জ থেকে টালিগঞ্জে যাবার ভ্রমণবৃত্তান্তও কোনো মাসিকপত্রে আজ পর্যন্ত ছাপাই নি। আমার নাম অর্চনা সেন। ঐ-যে অপরিচিত ছোটো মেয়েটি বেণী দ্বলিয়ে বেড়াচ্ছে, আমি তারই অখ্যাত কাকি।

ক্ষিতীশ। এবার তা হলে আমার পরিচয়টা—

অর্চনা। বলেন কী। পাড়াগেন্য় ঠাওরালেন আমাকে? শেয়ালদ-স্টেশনে কি গাইড রাখতে হয় চেচিয়ে জানাতে যে কলকাতা শহরটা রাজধানী। এই পরশ্বিদন পড়েছি আপনার 'বেমানান' গলপটা। পড়ে হেসে মরি আর-কি। ও কী! প্রশংসা শ্বতে আজও আপনার লজ্জা বোধ হয়? খাওয়া বন্ধ করলেন যে? আছো, সতাি বল্বন, নিশ্চয় ঘরের লােক কাউকে লক্ষ্য করে লিখেছেন। রক্তের যােগ না থাকলে অমন অভ্তুত স্ভি বানানাে যায় না। ঐ-যে, যে জায়গাটাতে মিস্টার কিষেণ গাণ্টা বি. এ. ক্যান্টাব, মিস্লাটিকার পিঠের দিকের জামার ফাঁক দিয়ে আঙটি ফেলে দিয়ে খানাতল্লাশির দাবি করে হাে-হা বাধিয়ে দিলে। আমার কথ্রা স্বাই পড়ে বললে, 'ম্যাচ্লেস—বংগসাহিত্যে এ জায়গাটার দেশলাই মেলে না, একট্ব পোড়াকাঠিও না।' আপনার লেখা ভয়ানক রিয়লিন্টিক ক্ষিতীশবাব্। ভয় হয়় আপনার সামনে দাঁড়াতে।

ক্ষিতীশ। আমাদের দুজনের মধ্যে কে বেশি ভয়ংকর, বিচার করবেন বিধাতাপার ব।

অর্চনা। না, ঠাট্রা করবেন না। সিঙাড়াটা শেষ করে ফেল্নন. আপনি ওস্তাদ, ঠাট্রায় আপনার সংশ্য পারব না। মোস্ট ইন্টারেস্টিং আপনার বইখানা। এমন-সব মান্স কোখাও দেখা যায় না। ঐ-যে মেয়েটা কী তার নাম—কথায় কথায় হাঁপিয়ে উঠে বলে, 'মাই আইজ', 'ও গড'—লাজ্মক ছেলে স্যান্ডেলের সংকোচ ভাগুবার জন্যে নিজে মোটর হাঁকিয়ে ইচ্ছে করে গাড়িটা ফেললে খাদে, মতলব ছিল স্যান্ডেলেক দ্বই হাতে তুলে পতিতোম্বার করবে। হবি তো হ স্যান্ডেলের হাতে হল কম্পউন্ড ফ্র্যাকচার। কী ড্রামাটিক, রিয়ালিজ্মের চ্ড়োন্ত! ভালোবাসার এতবড়ো আধ্ননিক পম্বতি বেদব্যাসের জানা ছিল না। ভেবে দেখনুন, স্মুভদ্রার কত বড়ো চান্স্ মারা গেল, আর অর্জনেরও কবিজ গেল বেন্টে!

ক্ষিতীশ। কম মডার্ন নন আপনি। আমার মতো নির্লভ্জকেও লভ্জা দিতে পারেন। আচনা। দোহাই ক্ষিতীশবাব, বিনয় করবেন না। আপনি নির্লভ্জ! লভ্জায় গলা দিয়ে সন্দেশ গলছে না। কলমটার কথা স্বতন্তা।

লীলা। (কিছু দুরে থেকে) অর্চনামাসি, সময় হয়ে এল, ডাক পড়েছে।

## অর্চ'না। (জনাশ্তিকে) স্বীলা, আধমরা করেছি, বাকিট্রকু তোর হাতে।

তেচনার প্রস্থান

লীলা সাহিত্যে ফার্ন্টর্কাস এম. এ. ডিগ্রি নিয়ে আবার সায়েন্স ধরেছে। রোগা শরীর, ঠাট্রা-তামাশায় তীক্ষা, সাজগোজে নিপন্ণ, কটাক্ষে দেখবার অভ্যাস।

লীলা। ক্ষিতীশবাব্, নমস্কার! আপনি 'সর্বত্র প্জ্যুতে'র দলে। ল্বকোবেন কোথায়, প্জারী আপনাকে খু'জে বের করে নিজের গরজে। এনেছি অটোগ্রাফের খাতা। সুযোগ কি কম।

কী লিখলেন দেখি। 'অন্য-সকলের মতো নয় যে-মানুষ তার মার অন্য-সকলের হাতে।' চমৎকার, কিন্তু প্যাথেটিক। মারে ঈর্ষা কারে। মনে রাখবেন, ছোটো যারা তাদের ভত্তিরই একটা ইডিয়ম ঈর্ষা, মারটা তাদের প্রজা।

ক্ষিতীশ। বাগ্রাদিনীর জাতই বটে, কথায় আশ্চর্য করে দিলেন।

লীলা। বাচম্পতির জাত যে আপনারা। যেটা বললেম ওটা কোটেশন। পুরুষ্বের লেখা থেকেই। আপনাদের প্রতিভা বাক্যরচনায়, আমাদের নৈপ্ণ্য বাক্যপ্রয়োগে। ওরিজিন্যালিটি আপনার বইয়ের পাতায় পাতায়। সেদিন আপনারই লেখা গলেপর বই পড়লেম। ব্রীলিয়েন্ট। ঐ-যে যাতে একজন মেয়ের কথা আছে, সে যখন দেখলে স্বামীর মন আর-এক জনের উপরে, বানিয়ে চিঠি লিখলে। স্বামীর কাছে প্রমাণ করে দিলে যে সে ভালোবাসে তাদের প্রতিবেশী বামনদাসকে। আশ্চর্য সাইকলজির ধাঁধা। বোঝা শন্ত, স্বামীর মনে ঈর্ষা জাগাবার এই ফল্দী, না তাকে নিষ্কৃতি দেবার ঔদার্য।

ক্ষিতীশ। না না, আপান ওটা—

লীলা। বিনয় করবেন না। এমন ওরিজিন্যাল আইডিয়া, এমন ঝক্ঝকে ভাষা, এমন চরিত্র-চিত্র আপনার আর-কোনো লেখায় দেখি নি। আপনার নিজের রচনাকেও বহু দ্রে ছাড়িয়ে গেছেন। ওতে আপনার মুদ্রাদোষগুলো নেই, অথচ—

ক্ষিতীশ। ভুল করছেন আপনি। 'রক্তজবা'— ও বইটা যতীন ঘটকের।

লীলা। বলেন কী! ছি, ছি, এমন ভূলও হয়! যতীন ঘটককে যে আপনি রোজ দ্ব-বেলা গাল দিয়ে থাকেন। আমার এ কী ব্রুদ্ধি! মাপ করবেন আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ। আপনার জন্যে আর-এক পেয়ালা চা পাঠিয়ে দিচ্ছি—রাগ করে ফিরিয়ে দেবেন না।

[ नौनाद श्रम्थान

#### রাজাবাহাদ্র সোমশংকরের প্রবেশ

রাঘ্বংশিক চেহারা 'শালপ্রাংশ্ম'হাভুজঃ' রোদ্রে প্রুড়ে ঈষৎ দ্লান গোরবর্ণ, ভারী মূখ, দাড়িগোঁফ-কামানো, চুড়িদার সাদা পায়জামা, চুড়িদার সাদা আচকান, সাদা মসলিনের পাঞ্চাবী কায়দার পাগড়ি, শা্ড়তোলা সাদা নাগরাজ্বতো, দেহটা যে ওজনের কণ্ঠদ্বরটাও তেমনি।

সোমশংকর। ক্ষিতীশবাব্, বসতে পারি কি। ক্ষিতীশ। নিশ্চয়।

সোমশংকর। আমার নাম সোমশংকর সিং। আপনার নাম শ্বনেছি মিস্ বাঁশরির কাছ থেকে। তিনি আপনার ভঙ্ক।

ক্ষিতীশ। বোঝা কঠিন। অন্তত ভক্তিটা অবিমিশ্র নয়। তার থেকে ফ্রলের অংশ থরে পড়ে, কটাগুলো দিনরাত থাকে বিশ্ব।

সোমশংকর। আমার দ্র্রভাগ্য আপনার বই পড়বার অবকাশ পাই নি। তব্ আমাদের এই বিশেষ দিনে আপনি এখানে এসেছেন, বড়ো কৃতজ্ঞ হল্ম। কোনো এক সময়ে আমাদের শদ্ভূগড়ে আসবেন, এই আশা রইল। জায়গাটা আপনার মতো সাহিত্যিকের দেখবার যোগ্য।

বাঁশরি। (পিছন থেকে এসে) ভূল বলছ শংকর, যা চোখে দেখা যায় তা উনি দেখেন না। ভূতের পায়ের মতো ওঁর চোখ উলটো দিকে। সে কথা যাক। শংকর, বাস্ত হোয়ো না। এখানে আজ আমার নেম-তন্ত্র ছিল না। ধরে নিচ্ছি, সেটা আমার গ্রহের ভূল নয়, গৃহকর্তাদেরই ভূল। সংশোধন করতে এল্ম। আজ স্বমার সঙ্গে তোমার এন্গেজ্মেন্টের দিন, অথচ এ সভায় আমি থাকব না এ হতেই পারে না। খ্লি হও নি অনাহ্ত এসেছি বলে?

সোমশংকর। খুব খুশি হয়েছি, সে কি বলতে হবে।

বাঁশরি। সেই কথাটা ভালো করে বলবার জন্যে একট্ব বোসো এখানে। ক্ষিতীশ, ঐ চাঁপাগছেটার তলায় কিছ্কুণ অন্বিতীয় হয়ে থাকো গে। আড়ালে তোমার নিন্দে করব না।

্ষিতীশের প্রস্থান

শংকর, সময় বেশি নেই, কাজের কথাটা সেরে এখনই ছুটি দেব। তোমার নৃতন এন্গেজ্-মেনেটর রাস্তায় পুরোনো জঞ্জাল কিছু জমে আছে। সাফ করে ফেললে সুগম হবে পথ। এই নাও।

বাঁশরি রেশমের থলি থেকে একটা পায়ার কণ্ঠী, হীরের ব্রেস্লেট, মুক্তোবসানো ব্রোচ বের করে দেখিয়ে আবার থলিতে পূরে সোমশংকরের কোলে ফেলে দিলে।

সোমশংকর। বাঁশি, তুমি জান, আমার মুখে কথা জোগায় না। যা বলতে পারলেম না তার মানে নিজে বুঝে নিয়ো।

বাঁশার। সব কথাই আমার জানা, মানে আমি ব্রিখ। এখন যাও, তোমাদের সময় হল।

সোমশংকর। যেয়ো না, বাঁশি। ভুল ব্বঝো না আমাকে। আমার শেষ কথাটা শ্বনে যাও। আমি জঙ্গালের মান্ষ। শহরে এসে কলেজে পড়ার আরশ্ভের মৃথে প্রথম তোমার সঙ্গে দেখা। সে দৈবের খেলা। তুমিই আমাকে মান্ষ করে দিয়েছিলে, তার দাম কিছ্বতেই শোধ হবে না। তুছ এই গয়নাগ্রলো।

বাঁশরি। আমার শেষ কথাটা শোনো, শংকর। আমার তখন প্রথম বয়েস, তুমি এসে পড়লে সেই নতুন-জাগা অর্ণরঙের দিগন্তে। ডাক দিয়ে আলোয় আনলে যাকে তাকে লও বা না লও নিজে তো তাকে পেল্ম। আত্মপরিচয় ঘটল। বাস্, দ্বই পক্ষে হয়ে গেল শোধবোধ। এখন দ্বজনেই অঞ্চণী হয়ে আপন আপন পথে চলল্ম। আর কী চাই।

সোমশংকর। বাশি, যদি কিছু বলতে যাই নির্বোধের মতো বলব। বুঝলুম, আমার আসল কথাটা বলা হবে না কোনোদিনই। আছে, তবে থাক্। অমন চূপ করে আমার দিকে চেয়ে আছে কেন। মনে হচ্ছে, দুই চোখ দিয়ে আমাকে লুংত করে দেবে।

বাঁশরি। আমি তাকিয়ে দেখছি একশো বছর পরেকার যুগান্তে। সে দিকে আমি নেই, তুমি নেই, আজকের দিনের অন্য কেউ নেই। ভুল বোঝার কথা বলছ! সেই ভুল বোঝার উপর দিয়ে চলে যাবে কালের রথ। ধুলো হয়ে যাবে, সেই ধুলোর উপরে বসে খেলা করবে তোমার নাতিনাতিনিরা। সেই নির্বিকার ধুলোর হোক জয়।

সোমশংকর। এ গয়নাগনুলোর কোথাও স্থান রইল না; যাক তবে।

[ফেলে দিলে ফোয়ারার জলাশয়ে

স্বমার বোন স্বীমার প্রবেশ

ফ্রক পরা, চশমা চোখে, বেলী দোলানো, দ্রতপদে চলা এগারো বছরের মেরে।

স্বীমা। সম্যাসীবাবা আসছেন, শংকরদা। তোমাকে ডেকে পাঠালেন সবাই। তুমি আসবে না, বাঁশিদিদি?

বাঁশরি। আসব বৈকি, আসার সময় হোক আগে।

[সোমশংকর ও স্বীমার প্রস্থান

ক্ষিতীশ, শ্নে যাও। চোখ আছে। দেখতে পাচ্ছ কিছ্ কিছ্?

ক্ষিতীশ। রঞ্জভূমির বাইরে আমি। আওয়াজ পাচ্ছি, রাস্তা পাচ্ছি নে।

বাঁশরি। বাংলা উপন্যাসে নিয় মার্কেটের রাস্তা খ্লেছ নিজের জোরে আলকাতরা ঢেলে। এখানে পত্তুলনাচের রাস্তাটা বের করতে তোমারও অফীশিয়াল গাইড চাই! লোকে হাসবে যে! ক্ষিতীশ। হাস্ক্র-না। রাস্তা না পাই, অমন গাইডকে তো পাওয়া গেল।

বাঁশরি। রসিকতা! সসতা মিষ্টান্সের ব্যাবসা! এজন্যে ডাকি নি তোমাকে। সত্যি করে দেখতে শেখাে, সত্যি করে লিখতে শিখবে। চারি দিকে অনেক মান্য আছে, অনেক অমান্যও আছে, ঠাহর করলেই চােথে পডবে। দেখাে দেখাে, ভালাে করে দেখাে।

ক্ষিতীশ। নাই বা দেখলেম, তোমার তাতে কী।

বাঁশরি। নিজে লিখতে পারি নে যে, ক্ষিতীশ। চোখে দেখি, মনে ব্রিঝ, স্বর বন্ধ, ব্যর্থ হয় যে সব। ইতিহাসে বলে, একদিন বাঙালি কারিগরদের ব্রুড়ো আঙ্বল দিয়েছিল কেটে। আমিও কারিগর, বিধাতা ব্রুড়ো আঙ্বল কেটে দিয়েছেন। আমদানি-করা মালে কাজ চালাই, পরথ করে দেখতে হয় সেটা সাঁচ্চা কি না। তোমরা লেখক, আমাদের মতো কলমহারাদের জনোই কলমের কাজ তোমাদের।

#### সুষমার প্রবেশ

দেখবামাত্র বিক্ষার লাগে। চেহারা সতেজ সবল সম্মত। রঙ বাকে বলে কনকগোর, ফিকে চাঁপার মতো, কপাল নাক চিব্রুক যেন কু'দে তোলা।

স্ব্যা। (ক্ষিতীশকে নমস্কার ক'রে) বাঁশি, কোণে লত্ত্বিয়ে কেন।

বাঁশরি। কুনো সাহিত্যিককে বাইরে আনবার জন্য। খনির সোনাকে শানে চড়িয়ে তার চেকনাই বের করতে পারি, আগে থাকতেই হাতযশ আছে। জহরতকে দামি করে তোলে জহরী পরের ভোগেরই জনা, কী বল। সুষী, ইনিই ক্ষিতীশবাব, জান বোধ হয়।

সূর্যা। জানি বই-কি। এই সেদিন পড়ছিল্ম ওঁর 'বোকার বৃদ্ধি' গলপটা। কাগজে কেন এত গাল দিয়েছে বৃশ্বতে পারলমে না।

ক্ষিতীশ। অর্থাৎ বইখানা গাল দেবার যোগ্য, এতই কী ভালো!

স্বমা। ওরকম ধারালো কথা বলবার ভার বাঁশরি আর ঐ আমার পিসতুতো বোন লীলার উপরে। আপনাদের মতো লেখকের বই সমালোচনা করতে ভয় করি, কেননা তাতে সমালোচনা করা হয় নিজেরই বিদ্যে-ব্নিধর। অনেক কথা ব্রত্তই পারি নে। বাঁশরির কল্যাণে আপনাকে কাছে পেয়েছি, দরকার হলে ব্রিয়ের নেব।

বাঁশরি। ক্ষিতীশবাব্ ন্যাচারল্ হিস্টি লেখেন গলেপর ছাঁচে। যেখানটা জানা নেই, দগদগে রঙ লেপে দেন মোটা তুলি দিয়ে। রঙের আমদানি সম্দ্রের ওপার থেকে। দেখে দয়া হল। বলল্ম, জীবজন্তুর সাইকলজির খোঁজে গ্হাগহরুরে যেতে যদি খরচে না কুলোয়, অন্তত জ্য়োলজিকালের খাঁচার ফাঁক দিয়ে উর্ণিক মারতে দোষ কী।

স্বমা। তাই ব্ঝি এনেছ এখানে?

বাঁশরি। পাপম্থে বলব কী করে। তাই তো বটে। ক্ষিতীশবাব্র হাত পাকা, মালমসলাও পাকা হওয়া চাই। যথাসাধ্য জোগাড় দেবার মজ্বিগিরি করছি।

সব্যমা। ক্ষিতীশবাব্ব, একট্ব অবকাশ করে নিয়ে আমাদের ও দিকে যাবেন। মেয়েরা সদ্য আপনার বই কিনে আনিয়েছে সই নেবে বলে। সাহস করছে না কাছে আসতে। বাঁশি, ওঁকে একলা ঘিরে রেখে কেন অভিশাপ কুড়োচ্ছ।

বাঁশরি। (উচ্চহাস্যে) সেই অভিশাপই তো মেয়েদের বর। সে তুমি জান। জয়যাত্রায় মেয়েদের লন্টের মাল প্রতিবেশিনীর ঈর্ষা।

স্বমা। ক্ষিতীশবাব্, শেষ দরবার জানিয়ে গেল্ম। গণ্ডি পেরোবার স্বাধীনতা যদি থাকে একবার বাবেন ও দিকে।

সেইমার প্রস্থান

ক্ষিতীশ। কী আশ্চর্য ওঁকে দেখতে। বাঙালি ঘরের মেয়ে বলে মনেই হয় না। যেন এথীনা, যেন মিনর্ভা, ষেন ব্লুন্হিল্ড!

বাঁশরি। (তীরহাসো) হার রে হার, যত বড়ো দিগ্শজ প্রেষ্ই হোক-না কেন স্বার মধ্যেই আছে আদিম যুগের বর্বর। হাড়-পাকা রির্মালস্ট বলে দেমাক কর, ভান কর মন্তর মান না। লাগল মন্তর চোখের কটাক্ষে, একদম উড়িয়ে নিয়ে গেল মাইথলজির যুগে। আজও কচি মনটা রুপকথা আঁকড়িয়ে আছে। তাকে হিশ্চড়িয়ে উজোন পথে টানাটানি করে মনের উপরের চামড়াটাকে করে তুলেছ কড়া। দুর্বল বলেই বলের এত বড়াই।

ক্ষিতীশ। সে কথা মাথা হে'ট করেই মানব। পুরুষজাত দুর্বল জাত।

বাঁশরি। তোমরা আবার রিয়লিস্ট! রিয়লিস্ট মেয়েরা। যত বড়ো স্থল পদার্থ হও না, বা তোমরা তাই বলেই জানি তোমাদের। পাঁকে-ডোবা জলহস্তীকে নিয়ে ঘর যদি করতেই হয় তাকে ঐরাবত বলে রোমান্স্ বানাই নে। রঙ মাখাই নে তোমাদের মুখে। মাখি নিজে। রুপকথার খোকা সব! ভালো কাজ হয়েছে মেয়েদের! তোমাদের ভোলানো। পোড়া কপাল আমাদের! এখীনা! মিনর্ভা! মরে যাই! ওগো রিয়লিস্ট, রাস্তায় চলতে যাদের দেখেছ পানওয়ালীর দোকানে, গড়েছ কালো মাটির তাল দিয়ে যাদের মুর্তি, তারাই সেজে বেড়াছে এখীনা, মিনর্ভা।

ক্ষিতীশ। বাঁশি, বৈদিককালে ঋষিদের কাজ ছিল মন্তর পড়ে দেবতা ভোলানো— বাঁদের ভোলাতেন তাঁদের ভক্তিও করতেন। তোমাদের যে সেই দশা। বোকা প্রের্ষদের ভোলাও তোমরা, আবার পাদোদক নিতেও ছাড় না। এমনি করেই মাটি করলে এই জাতটাকে।

বাঁশরি। সত্যি, সত্যি, খ্ব সত্যি। ঐ বোকাদের আমরাই বসাই টঙের উপরে, চোখের জলে কাদামাখা পা ধ্ইয়ে দিই, নিজেদের অপমানের শেষ করি, যত ভোলাই তার চেয়ে ভূলি হাজার গ্রে।

ক্ষিতীশ। এর উপায়?

বাঁশরি। লেখো, লেখো সত্যি করে, লেখো শক্ত করে। মন্তর নয়, মাইথলজি নয়, মিনর্ভার ম্ব্যোশটা ফেলে দাও টান মেরে। ঠোঁট লাল করে তোমাদের পানওয়ালী যে মন্তর ছড়ায় ঐ আশ্চর্ম মেয়েও ভাষা বদলিয়ে সেই মন্তরই ছড়াচছে। সামনে পড়ল পথ-চলতি এক রাজা, শ্বন্ করলে জাদ্। কিসের জন্যে। টাকার জন্যে। শ্বনে রাখো, টাকা জিনিসটা মাইথলজির নয়, ওটা ব্যাজ্কের, ওটা তোমাদের রিয়লিজ্মের কোঠায়।

ক্ষিতীশ । টাকার প্রতি দৃষ্টি আছে সেটা তো বৃষ্ণির জক্ষণ, সেইসঙ্গে হৃদয়টাও থাকতে পারে।

বাঁশরি। আছে গো. হৃদয় আছে। ঠিক জায়গায় খ্র্জলে দেখতে পাবে, পানওয়ালীরও হৃদয় আছে। কিন্তু ম্নফা এক দিকে, হৃদয়টা আর-এক দিকে। এইটে যখন আবিষ্কার করবে তখনই জমবে গলপটা। পাঠিকারা ঘোর আপস্তি করবে; বলবে, মেয়েদের খেলো করা হল, অর্থাৎ তাদের মন্দর্শন্তিতে বোকাদের মনে খটকা লাগানো হচ্ছে। উচ্চদরের প্রস্থা পাঠকও গাল পাড়বে। বল কী, তাদের মাইথলজির রঙ চটিয়ে দেওয়া! সর্বনাশ! কিন্তু ভয় কোরো না ক্ষিতীশ, রঙ যখন যাবে জরলে, মন্ত্র পড়বে চাপা, তখনো সত্য থাকবে টিকে, শেলের মতো, শ্রেলর মতো।

ক্ষিতীশ। শ্রীমতী স্বমার হদয়ের বর্তমান ঠিকানাটা জানতে পারি কি।

বাঁশরি। ঠিকানা বলতে হবে না, নিজের চোথেই দেখতে পাবে যদি চোখ থাকে। এখন চলো ঐ দিকে। ওরা টেনিস-খেলা সেরে এসেছে। এখন আইস্ক্রিম পরিবেশনের পালা। বণ্ডিত হবে কেন।

# তৃতীয় দৃশ্য

বাগানের এক দিক। খাবার-টেবিল ঘিরে বসে আছে তারক, শচীন, স্বাংশ, সতীশ ইত্যাদি।

তারক। বাড়াবাড়ি হচ্ছে সহায়সীকে নিয়ে। নাম প্রেন্দর নয়, সবাই জানে। আসল নাম ধরা পড়লেই বোকার ভিড় পাতলা হয়ে যেত। দেশী কি বিদেশী তা নিয়েও মতভেদ। ধর্ম কী জিজ্ঞাসা করলে হেসে বলে, ধর্মটা এখনো মরে নি তাই তাকে নামের কোঠায় ঠেসে দেওয়া চলে না। সেদিন দেখি, আমাদের হিম্কে গল্ফ শেখাচছে। হিম্ক জীবাত্মাটা কোনোমতে গল্ফের গর্নলর পিছনেই ছুটতে পারে, তার বেশি ওর দোড় নেই, তাই সে ভক্তিতে গদ্গদ। মিস্টিরিয়স সাজের নানা মাল-মসলা জুটিয়েছে। আজ ওকে আমি একস্পোজ করব সবার সামনে, দেখে নিয়ো।

স্ধাংশ্। প্রমাণ করবে, তোমার চেয়ে যে বড়ো সে তোমার চেয়ে ছোটো!

সতীশ। আঃ সা্ধাংশা্, মজাটা মাটি করিস কেন। পকেট বাজিয়ে ও বলছে ডকুয়েন্ট্ আছে। বের কর্ক-না, দেখি কী রকম চীজ সেটা। ঐ যে সন্ন্যাসী, সংগে আসছেন এরা স্বাই।

#### প্রক্রদরের প্রবেশ

ললাট উন্নত, জনলছে দ্বই চোখ, ঠোঁটে রয়েছে অনুকারিত অনুশাসন, মুখের স্বচ্ছ রঙ পাশ্চুর শ্যাম— অন্তর থেকে বিচ্ছুরিত দািশ্বিতে ধৌত। দাড়ি-গোঁফ কামানো, সনুভোল মাথায় ছোটো করে ছাঁটা চুল, পায়ে নেই জনুতো, তসরের ধ্বিত পরা, গায়ে খয়েরি রঙের চিলে জামা। সংশ্য সূত্রমা, সোমশংকর, বিভাসিনী।

শচীন। সম্যাসীঠাকুর, বলতে ভয় করি, কিন্তু চা খেতে দোষ কী।

প্রেন্দর। কিছুমাত্র না। যদি ভালো চা হয়। আজ থাক্, এইমাত্র নেমন্তর খেয়ে আসছি।

শচীন। নেমন্তর আপনাকেও? লাঞ্চে নাকি। গ্রেট্ইস্টার্নে বোষ্টমের মোচ্ছব!

প্রন্দর। গ্রেট্ইস্টার্নেই যেতে হয়েছিল। ডাক্তার উইল্কক্সের ওখানে।

শচীন। ডাক্তার উইল্করা! কী উপলক্ষে।

প্রবন্ধর। যোগবাশিষ্ঠ পড়ছেন।

শচीन। वाम् तः । ওटः তातकः, अिंगतः अत्मा-ना ।— कौ-त्य वलि हिला ।

তারক। এই ফোটোগ্রাফটা তো আপনার?

প্রন্দর। সন্দেহমাত্র নেই।

তারক। মোগলাই সাজ, সামনে গ্রন্থ্গর্ডি, পাশে দাড়িওয়ালাটা কে। স্কুপণ্ট যাবনিক। প্রদর্শর। রোশেনাবাদের নবাব। ইরানী বংশীয়। তোমার চেয়ে এব আর্যরক্ত বিশূদ্ধ।

তারক। আপনাকে কেমন দেখাচ্ছে যে!

প্রেন্দর। দেখাছে তুর্কির বাদশার মতো। নবাবসাহেব ভালোবাসেন আমাকে, আদর করে ভাকেন ম্ভিয়ার মিএগ, খাওয়ান এক থালায়। মেয়ের বিয়ে ছিল, আমাকে সাজিয়েছিলেন আপন বৈশে।

তারক। মেয়ের বিয়েতে ভাগবতপাঠ ছিল ব্রঝি?

প্রশ্বর। ছিল পোলোখেলার ট্রামেন্ট। আমি ছিল্ম নবাবসাহেরের আপন দলে।

তারক। কেমন সন্ন্যাসী আপনি।

প্রেন্দর। ঠিক বেমনটি হওয়া উচিত। কোনো উপাধিই নেই, তাই সব উপাধিই সমান খাটে। জনেমছি দিগম্বর বেশে, মরব বিশ্বাম্বর হয়ে। তোমার বাবা ছিলেন কাশীতে হরিহর তত্ত্বর তিনি আমাকে যে নামে জানতেন সে নাম গেছে ঘ্টে। তোমার দাদা রামসেবক বেদানতভূষণ কিছ্দিন পড়েছেন আমার কাছে বৈশেষিক। তুমি তারক লাহিড়ী, তোমার নাম ছিল ব্কু, আজ শ্বশ্রের স্পারিশে কক্স্হিল সাহেবের অ্যাটনি-অফিসে শিক্ষানবিশ। সাজ বদলেছে তোমার, তারক

নামের আদ্যক্ষরটা তবর্গ থেকে টবর্গে চড়েছে। শনুনেছি যাবে বিলেতে। বিশ্বনাথের বাহনের প্রতি দয়া রেখো।

তারক। ডাক্তার উইল্কক্সের কাছ থেকে কি ইন্ট্রোডাক্শন চিঠি পাওয়া যেতে পারবে। প্রন্দর। পাওয়া অসম্ভব নয়। তারক। মাপ করবেন।

## পায়ের খালো নিয়ে প্রণাম

বাঁশরি। স্বমার মাস্টারিতে আজ ইস্তফা দিতে এসেছেন?

প্রকার। কেন দেব। আরো-একটি ছাত্র বাড়ল।

বাঁশরি। শ্রু করাবেন মুশ্ধবোধের পাঠ? মুশ্ধতার তলায় ডুবছে যে মান্ষটা হঠাৎ তার বোধোদয় হলে নাড়ী ছাড়বে।

প্রন্দর। (কিছ্কুল বাঁশরির মুখের দিকে তাকিয়ে) বংসে, একেই বলে ধৃষ্টতা।

#### বাঁশরি মূখ ফিরিয়ে সরে গেল

বিভাসিনী। সময় হয়েছে। ঘরের মধ্যে সভা প্রস্তুত, চলা্ন সকলে।

#### সকলের ঘরে প্রবেশ

দরজা পর্যক্ত গিরে বাঁশরি থমকে দাঁড়াল

ক্ষিতীশ ! তুমি ষাবে না ঘরে?

বাঁশরি। সস্তাদরের সদ্মপদেশ শোনবার শথ আমার নেই।

কিতীশা সদ**্রপদেশ**!

বাঁশরি। এই তো সুযোগ। পালাবার রাস্তা বন্ধ। জালিয়ানওয়ালাবাগের মার।

ক্ষিতীশ। আমি একবার দেখে আসি গে।

বাঁশরি। না। শোনো, প্রশ্ন আছে। সাহিত্যসমাট, গল্পটার মর্ম <mark>যেখানে, সেখানে পেণীচেছে</mark> তোমার দ্যিট?

ক্ষিতীশ। আমার হয়েছে অন্ধ-গোলাগ্যনে ন্যায়। লেজটা ধরেছি চেপে, বাকিটা টান মেরেছে আমাকে কিন্তু চেহারা রয়েছে অস্পন্ট। মোট কথাটা এই ব্বেছে যে, স্বমা বিয়ে করবে রাজাবাহাদ্বরকে, পাবে রাজৈশ্বর্য, তার বদলে হাতটা দিতে প্রস্তুত, হৃদয়টা নয়।

वाँगाति। তবে শোনো বील। সোমশংকর নয় প্রধান নায়ক, এ কথা মনে রেখো।

ক্ষিতীশ। তাই নাকি। তা হলে অন্তত গল্পটার ঘাট পর্যন্ত পেশীছয়ে দাও। তার পরে সাঁতরিয়ে হোক, খেয়া ধরে হোক, পারে পেশীছব।

বাঁশরি। হয়তো জান প্রন্দর তর্ণসমাজে বিনা মাইনেয় মাস্টারি করেন। পরীক্ষার উৎরিয়ে দিতে আন্বতীয়। কড়া বাছাই করে নেন ছাত্র। ছাত্রী পেতে পারতেন অসংখ্য, কিন্তু বাছাইরীতি এত অসম্ভব কঠিন যে, এতদিনে একটিমাত্র পেয়েছেন, তার নাম শ্রীমতী স্ব্যমা সেন।

ক্ষিতীশ। ছাত্রী যাদের ত্যাগ করেছেন তাদের কী দশা।

বাঁশরি। আত্মহত্যার সংখ্যা কত, খবর পাই নি। এটা জানি, তাদের অনেকেই চণ্ট্র মেলে চেয়ে আছে উধের্ন।

ক্ষিতীশ। সেই চকোরীর দলে নাম লেখাও নি?

বাঁশরি। তোমার কী মনে হয়।

ক্ষিতীশ। আমার মনে হয় চকোরীর জাত তোমার নয়, তুমি মিসেস রাহ্র পদের উমেদার। যাকে নেবে তাকে দেবে লোপ করে, শৃংধ্ চণ্ড্র মেলে তাকিয়ে থাকা নয়।

বাঁশরি। ধন্য! নরনারীর ধাত ব্রুতে পয়লা নম্বর, গোল্ড্ মেডালিস্ট্। লোকে বলে নারী-

স্বভাবের রহস্যভেদ করতে হার মানেন স্বয়ং নারীর স্থিকতা পর্যন্ত, কিন্তু তুমি নারীচরিত্রচারণ-চক্রবর্তী, নমস্কার তোমাকে।

ক্ষিতীশ। (করজোড়ে) বন্দনা সারা হল, এবার বর্ণনার পালা শ্রুর হোক।

বাঁশরি। এটা আন্দাজ করতে পার নি যে, স্ব্যা ঐ সম্যাসীর ভালোবাসায় একেবারে শেষ-প্যশ্ত তলিয়ে গেছে?

ক্ষিতীশ। ভালোবাসা না ভব্তি?

বাঁশরি। চরিত্রবিশারদ, লিখে রাখো, মেয়েদের যে ভালোবাসা পেশছিয় ভব্তিতে সেটা তাদের মহাপ্রয়াণ— সেখান থেকে ফেরবার রাস্তা নেই। অভিভূত যে প্রর্ম ওদের সমান স্প্যাট্ফর্মে নামে সেই গরিবের জন্য থার্ডক্লাস, বড়োজোর ইন্টারমীডিয়েট। সেল্নগাড়ি তো নয়ই। যে উদাসীন মেয়েদের মোহে হার মানল না, ওদের ভূজপাশের দিগ্বলয় এড়িয়ে যে উঠল মধ্যগগনে, দ্বই হাত উধের্ব তুলে মেয়ের তারই উদ্দেশে দিল শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য। দেখ নি তুমি, সম্যাসী যেখানে মেয়েদের সেখানে কী ঠেলাঠেলি ভিড।

ক্ষিতীশ। তা হবে। কিন্তু তার উলটোটাও দেখেছি। মেয়েদের বিষম টান একেবারে তাজা বর্বরের প্রতি। প্রকৃষিত হয়ে ওঠে তাদের অপমানের কঠোরতায়, পিছন পিছন রসাতল পর্যন্ত যেতে রাজি।

বাঁশরি। তার কারণ মেয়েরা অভিসারিকার জাত। এগিয়ে গিয়ে যাকে চাইতে হয় তার দিকেই ওদের প্রুরো ভালোবাসা। ওদের উপেক্ষা তারই 'পরে দ্বর্ত্ত হবার মতো জোর নেই যার কিংবা দ্বর্লভ হবার মতো তপস্যা।

ক্ষিতীশ। আছে।, বোঝা গেল সম্যাসীকে ভালোবাসে ঐ স্বমা। তার পরে?

বাঁশরি। সে কী ভালোবাসা! মরণের বাড়া! সংকোচ ছিল না, কেননা একে সে ভব্তি বলেই জানত। প্রকার দ্রে যেত আপন কাজে, স্বমা তখন যেত শ্বিকরে, মৃখ হয়ে যেত ফ্যাকাশে। চোখে প্রকাশ পেত জনলা, মন শ্নো শ্নো খ'লে বেড়াত কার দর্শন। বিষম ভাবনা হল মায়ের মনে। একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাঁশি, কী করি।' আমার ব্লিখর উপর তখন তাঁর ভরসা ছিল। আমি বললেম, 'দাও-না প্রক্রারর সংগে মেয়ের বিয়ে।' তিনি তো আঁতকে উঠলেন, বললেন, 'এমন কথা ভাবতেও পার?' তখন নিজেই গোল্ম প্রক্রারর কাছে। সোজা বলল্ম, 'নিশ্চয়ই জানেন, স্বমা আপনাকে ভালোবাসে। ওকে বিয়ে করে উন্ধার কর্ন বিপদ থেকে।' এমন করে মান্বটা তাকাল আমার ম্থের দিকে, রক্ত জল হয়ে গোল। গম্ভীর স্বরে বললে, 'স্বমা আমার ছারী, তার ভার আমার 'পরে আর আমার ভার তোমার 'পরে নয়।' প্রক্রের কাছ থেকে এতবড়ো ধারা জীবনে এই প্রথম। ধারণা ছিল, সব প্রক্রের 'পরেই সব মেয়ের আবদার চলে, যদি নিঃসংকোচ সাহস থাকে। দেখল্ম দ্রভেণ্য দ্বর্গ ও আছে। মেয়েদের সাংঘাতিক বিপদ সেই বন্ধ কপাটের সামনে, ভাকও আসে সেইখান থেকে, কপালও ভাঙে সেইখানটায়।

ক্ষিতীশ। আচ্ছা বাঁশি, সত্যি করে বলো, সম্যাসী তোমারও মনকে টেনেছিল কি না। বাঁশরি। দেখো, সাইকলজির অতি সক্ষা তত্ত্বের মহলে কুল্প দেওয়া ঘর। নিষিশ্ব দরজা না খোলাই ভালো; সদরমহলেই যথেষ্ট গোলমাল, সামলাতে পারলে বাঁচি। আজ যে-পর্যন্ত শা্নলে তার পরের অধ্যায়ের বিবরণ পাওয়া যাবে একখানা চিঠি থেকে। পরে দেখাব।

ক্ষিতীশ। ঘরের মধ্যে চেয়ে দেখো, বাঁশি। প্রন্দর আঙটি বদল করাচ্ছে। জানলার থেকে সন্বমার মনুখের উপর পড়েছে রোদের রেখা। স্তব্ধ হয়ে বসে আছে, শাশ্ত মনুখ, জল ঝরে পড়ছে দ্বৈ চোখ দিয়ে। বরফের পাহাড়ে যেন স্থাস্ত, গলে পড়ছে ঝরনা।

বাঁশরি। সোমশংকরের মুখের দিকে দেখো—সুখ না দুঃখ, বাঁধন পরছে না ছিড্ছে? আর প্রক্রনর, সে যেন ঐ স্থেরই আলো। তার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব রয়েছে লক্ষ যোজন দ্রে, মেয়েটার মনে যে অণিনকান্ড চলছে তার সঙ্গে কোনো যোগই নেই। অথচ তাকে ঘিরে একটা জন্লন্ত ছবি বানিয়ে দিলে।

ক্ষিতীশ। সন্ধনার 'পরে সম্যাসীর মন এতই যদি নির্দিশ্ত তবে ওকেই বেছে নিলে কেন। বাঁশরি। ও যে আইডিয়ালিস্ট্! বাস্রে! এতবড়ো ভয়ংকর জীব জগতে নেই। আফ্রিকার অসভ্য মারে মানন্যকে নিজে খাবে বলো। এরা মারে তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায়। খায় না খিদে পেলেও। বলি দেয় সারে সারে, জেগিসখাঁর চেয়ে সর্বনেশে।

ক্ষিতীশ। সন্ন্যাসীর 'পরে তোমার মনে মনে ভক্তি আছে বলেই তোমার ভাষা এত তীর।

বাঁশরি। যাকে-তাকে ভব্তি করতে না পেলে বাঁচে না যে-সব হ্যাংলা মেয়ে আমি তাদের দলে নই গো। রাজরানী যদি হতুম মেরেদের চুলে দড়ি পাকিয়ে ওকে দিতুম ফাঁসি। কামিনীকাণ্ডন ছেঁয় না-যে তা নয়, কিন্তু তাকে দেয় ফেলে ওর কোন্-এক জগল্লাথের রথের তলায়, ব্কের পাঁজর যায় গুড়িয়ে।

ক্ষিতীশ। ওর আইডিয়াটা কী জানা চাই তো।

বাঁশরি। সে আছে বাওয়াল্ল বাঁও জলের নীচে। তোমার এলাকার বাইরে, সেখানে তোমার মন্দাকিনী-পদ্মাবতীর ডুবসাঁতার চলে না। আভাস পেয়েছি কোন্ ডাকঘর-বিবজিত দেশে ও এক সংঘ বানিয়েছে, তর্ণতাপসসংঘ, সেখানে নানা পরীক্ষায় মানুষ তৈরি হচ্ছে।

ক্ষিতীশ। কিন্তু, তর**্ণী**?

বাঁশরি। ওর মতে গ্রেই নারী, কিন্তু পথে নয়।
ক্ষিতীশ। তা হলে সূত্রমাকে কিসের প্রয়োজন।

বাঁশরি। অন্ন চাই-যে। মেয়েরা প্রহরণধারিণী না হোক বেড়িহাতা-ধ্যরিণী তো বটে। রাজ-ভান্ডারের চাবিটা থাকবে ওরই হাতে। ঐ-ষে ওরা বেরিয়ে আসছে, অনুষ্ঠান শেষ হল বুঝি।

[প্রন্দর ও অন্য সকলে বেরিয়ে এল ঘর থেকে

পুরন্দর। (সোমশংকর ও সুষমাকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে) তোমাদের মিলনের শেষ কথাটা ঘরের দেয়ালের মধ্যে নয়, বাইরে, বড়ো রাস্তার সামনে। সুষমা বংসে, যে সম্বন্ধ মুন্তির দিকে নিয়ে চলে তাকেই শ্রুখা করি। যা বে'ধে রাখে পশ্রুর মতো প্রকৃতির গড়া প্রবৃত্তির বন্ধনে বা মানুষের গড়া দাসত্বের শৃংখলে ধিক্ তাকে। পুরুষ্ধ কর্ম করে, স্ত্রী শক্তি দেয়। মুন্তির রথ কর্ম, মুন্তির বাহন শক্তি। সুষ্মা, ধনে তোমার লোভ নেই, তাই ধনে তোমার অধিকার। তুমি সম্বাসীর শিষ্যা, তাই রাজার গ্রিণীপদে তোমার প্র্তা।

্ডান হাতে সোমশংকরের ডান হাত ধরে)
তঙ্গাৎ ত্মনৃতিষ্ঠ ধশোলভঙ্ব
জিত্বা শতুন্ ভুঙ্কের রাজ্যং সমুদ্ধম্।

ওঠো, তুমি যশোলাভ করো। শত্র্পের জয় করো—যে রাজ্য অসীম সম্দ্র্ধিবান তাকে ভোগ করো। বংস, আমার সংগে আবৃত্তি করো প্রণামের মন্ত্র।

> নমঃ প্রক্তাদ্ অথ পৃষ্ঠতক্তে নমোস্তুতে সর্বত এব সর্ব। অনন্তবীর্যামতবিক্রমস্ত্রং সর্বং সমাধ্নোষি ততােহসি সর্বঃ।

তোমাকে নমস্কার সমা্থ থেকে, তোমাকে নমস্কার পশ্চাং থেকে, হে সর্বা, তোমাকে নমস্কার সর্বা দিক থেকে। অনন্তবীর্য তুমি, অমিতবিক্লম তুমি, তোমাতেই সর্বা, তুমিই সর্বা!

ক্ষণকালের জন্য যবনিকা পড়ে তখনই উঠে গেল। তখন রাচি, আকাশে তারা দেখা যায়। স্বমা ও তার বন্ধ, নক্ষা।

স্বমা। এইবার সেই গানটা গা দেখি ভাই।

्र नम्मा ।

গ্যান

না চাহিলে যারে পাওয়া যায়,
তেয়াগিলে আসে হাতে,
দিবসে সে-ধন হারায়েছি আমি
পেয়েছি আঁধার রাতে।
না দেখিবে তারে পরশিবে না গো,
তারি পানে প্রাণ মেলে দিয়ে জাগো,
তারায় তারায় রবে তারি বাণী,
কুসন্মে ফ্টিবৈ প্রাতে।
তারি লাগি যত ফেলেছি অগ্রক্তল
বীণাবাদিনীর শতদলদলে
করিছে সে টলমল।
মোর গানে গানে পলকে পলকে
ঝলসি উঠিছে ঝলকে ঝলকে,
শানত হাসির কর্ণ আলোক
ভাতিছে নয়নপাতে।

### প্রক্রের প্রবেশ

সূর্ষমা। (ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে) প্রভূ, দূর্বল আমি। মনের গোপনে যদি পাপ থাকে ধ্রে দাও, মুছে দাও। আসন্তি দ্র হোক, জয়যুক্ত হোক তোমার বাণী।

প্রন্দর। বংসে, নিজেকে নিন্দা কোরো না, অবিশ্বাস কোরো না, নাত্মানমবসাদয়েং। ভয় নেই, কোনো ভয় নেই। জাজ তোমার মধ্যে সত্যের আবিভবি হয়েছে মাধ্যে, কাল সেই সত্য অনাব্ত করবে আপন জগভজয়িনী বীরশন্তি।

স্বমা । আজ সন্ধ্যায় এইখানে তোমার প্রসমদ্ভির সামনে আমার ন্তন জীবন আরম্ভ হল। তোমারই পথ হোক আমার পথ।

প্রন্দর। তোমাদের কাছ থেকে দ্রে যাবার সময় আসন্ন হয়েছে।

স্বমা। দয়া করো প্রভু, ত্যাগ কোরো না আমাকে। নিজের ভার আমি নিজে বহন করতে পারব না। তুমি চলে গেলে আমার সমস্ত শক্তি যাবে তোমারই সংশো।

পর্বন্দর। আমি দ্বের গেলেই তোমার শক্তি তোমার মধ্যে প্রবপ্রতিষ্ঠিত হবে। আমি তোমার হৃদয়ন্বার খ্লে দিয়েছি নিজে পথান নেব বলে নয়। যিনি আমার ব্রতপতি তিনি সেখানে পথান গ্রহণ কর্ন। আমার দেবতা হোন তোমারই দেবতা, দ্বঃখকে ভয় নেই, আনন্দিত হও আত্মজয়ী আপনারই মধ্যে।

একটা কথা জিল্পাসা করি, সোমশংকরের মহত্ত্ব তুমি আপন অন্তরের থেকে চিনতে পেরেছ? সংব্যা। পেরেছি।

প্রকার। সেই দ্র্র্লভ মহত্তকে তোমার দ্র্র্লভ সেবার দ্বারা ম্ল্যুদান করে গৌরবান্বিত করবে, তার বীর্যকে সর্বোচ্চ সার্থকতার দিকে আনন্দে উন্মান্থ রাখবে, এই নারীর কাজ : মনে রেখো, তোমার দিকে তাকিয়ে সে যেন নিজেকে শ্রুম্বা করতে পারে। এই কথাটি ভুলো না।

স্ধ্যা। কথনো ভূলব না।

প্রন্দর। প্রাণকে নারী পূর্ণতা দেয়, এইজন্যই নারী মৃত্যুকেও মহীয়ান করতে পারে, তোমার কাছে এই আমার শেষ কথা।

# দিতীয় অঙক

## প্রথম দৃশ্য

## চৌর িগ-অপলে বাঁশরিদের বাড়। ক্ষিতীশ ও বাঁশরি

ক্ষিতীশ। তোমার হিন্দুস্থানী শোফারটা ভোরবেলা মুহ্নুম্বুহ্ বাজাতে লাগল গাড়ির ভে°পু। চেনা আওয়াজ, ধড়ুফড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়লুম।

বাঁশরি। ভোরবেলায়? অর্থাৎ?

ক্ষিতীশ। অর্থাৎ আটটার কম হবে না।

বাঁশার। অকালবোধন!

ফিতীশ। দ্বংখ নেই, তব্ জানতে চাই কারণটা। কোনো কারণ না থাকলেও নালিশ করব না। বাঁশরি। ব্রিয়ে বলছি। লেখবার বেলায় নালনাক্ষের দল বলে যাদের দাগা দিয়েছ তাদের সামনে এলেই দেখি তোমার মন যায় এতট্বকু হয়ে। মনে মনে চেণ্চিয়ে নিজেকে বোঝাতে থাক— ওরা তো ডেকোরেটেড ফ্ল্স্। কিন্তু, সেই স্বগতোন্তিতে সংকোচ চাপা পড়ে না। সাহিত্যিক আভিজাত্যবোধকে অন্তরের মধ্যে ফাঁপিয়ে তোল তব্ নিজেকে ওদের সমান বহরে দাঁড় করাতে পার না। সেই চিন্তবিক্ষেপ থেকে বাঁচাবার জন্য নলিনাক্ষ-দলের দিন আরম্ভ হবার প্রেই তোমাকে ডাকিয়েছি। সকালবেলায় অন্তত নটা পর্যন্ত আমাদের এখানে রাতের উত্তরাকান্ড। আপাতত এ বাড়িটা সাহারা মর্ভুমির মতো নিজনে।

ক্ষিতীশ। ওয়েসিস দেখতে পাচ্ছি এই ঘরটার সীমানায়।

বাঁশরি। ওগো পথিক, ওয়েসিস নয়, ভালো করে যখন চিনবে তখন ব্রুবে মরীচিকা।

ক্ষিতীশ। আমার মাথায় আরো উপমা আসছে বাঁশি, আজ তোমার সকালবৈলাকার অসক্তিত রূপ দেখাচছে যেন সকালবেলাকার অলস চাঁদের মতো।

বাঁশরি। দোহাই তোমার, গদ্গদ ভাবটা রেখে দিয়ো একলা-ঘরের বিজনবিরহের জন্য। মুগ্ধ দ্ভিট তোমাকে মানায় না। কাজের জন্য ভেকেছি, বাজে কথা স্টিক্ট্লি প্রোহিবিটেড।

ক্ষিতীশ। এর থেকে ভাষার রেলেটিভিটি প্রমাণ হয়। আমার পক্ষে যা মর্মান্তিক জর্নর তোমার পক্ষে তা ঝেণ্টিয়ে-ফেলা বাজে।

বাঁশরি। আজ সকালে এই আমার শেষ অন্বরোধ, গাঁজিয়ে-ওঠা রসের ফেনা দিয়ে তাড়িখানা বানিয়ো না নিজের ব্যবহারটাকে। আর্টি স্টের দায়িত্ব তোমার।

কিতীশ। আচ্ছা, তবে মেনে নিল্ম দায়িছ।

বাঁশরি। সাহিত্যিক, হতাশ হয়ে পড়েছি তোমার অসাড়তা দেখে। নিজের চক্ষে দেখলে একটা আসম ট্রাজেডির সংকেত— আগন্নের সাপ ফণা ধরেছে— এখনো চেতিয়ে উঠল না তোমার কলম, আমার তো কাল সারারাচি ব্ন হল না। এমন লেখা লেখবার শক্তি কেন আমাকে দিলেন না বিধাতা বার অক্ষরে অক্ষরে ফেটে পড়ত রক্তবর্ণ আগন্নের ফোয়ারা। দেখতে পাচ্ছি আর্টি স্টের চোখে, বলতে পারিছি নে আর্টি স্টের কণ্ঠে। রক্ষা যদি বোবা হতেন তা হলে অস্ট বিশেবর ব্যথায় মহাকাশের বৃক্ যেত ফেটে।

ক্ষিতীশ। কে বলে তুমি প্রকাশ করতে পার না বাঁশি, তুমি নও আর্টিস্ট্! তুমি যেন হীরে-মুব্রোর হরির লুঠ দিচ্ছ। কথায় কথায় তোমার শক্তির প্রমাণ ছড়াছড়ি যায়, দেখে ঈর্যা হয় মনে।

বাঁশরি। আমি যে মেয়ে, আমার প্রকাশ ব্যক্তিগত। বলবার লোককে প্রত্যক্ষ পেলে তবেই বলতে পারি। কেউ নেই তব্ বলা—সেই বলা তো চিরকালের। আমাদের বলা নগদ বিদায়, হাতে হাতে, দিনে দিনে। ঘরে ঘরে মৃহ্তে মৃহ্তে সেগ্লো ওঠে আর মেলায়।

ক্ষিতীশ। প্র্যুষ আর্চিস্ট্কে এবার মেরেছ ঠেলা, আচ্ছা বেশ, কাজ আরুল্ড হোক। সেদিন বলেছিলে একটা চিঠির কথা। বার্শার। এই সেই চিঠি। সম্যাসী বলছেন—প্রেমে মান্বের ম্বিভ সর্বন্ত। কবিরা যাকে বলে ভালোবাসা সেইটাই বন্ধন। তাতে একজন মান্যকেই আসন্তির দ্বারা ঘিরে নিবিড় স্বাতল্যে অতিকৃত করে; প্রকৃতি রঙিন মদ ঢেলে দেয় দেহের পারে, তাতে যে মাতলামি তীর হয়ে ওঠে তাকে অপ্রমন্ত সত্যবোধের চেয়ে বেশি সত্য বলে ভুল হয়। খাঁচাকেও পাখি ভালোবাসে যদি তাকে আফিমের নেশার বশ করা যায়। সংসারের যত দৃঃখ, যত বিরোধ, যত বিকৃতি সেই মায়া নিয়ে যাতে শিকলকে করে লোভনীয়। কোন্টা সত্য কোন্টা মিখ্যে চিনতে যদি চাও তবে বিচার করে দেখো কোন্টাতে ছাডা দেয় আর কোন্টা রাখে বেশ্ধ। প্রেমে মুক্তি, ভালোবাসায় বন্ধন।

ক্ষিতীশ ৷ শুনলেম চিঠি, তার পরে?

বাঁশরি। তার পরে তোমার মাখা! অর্থাৎ তোমার কল্পনা। মনে মনে শ্বনতে পাচ্ছ না? শিষ্যকে বলছেন, ভালোবাসা আমাকে নর, অন্য কাউকেও নর। নিবিশেষ প্রেম, নিবিশ্বর আনন্দ, নিরাসক্ত আর্থানবেদন, এই হল দীক্ষামশ্র।

ক্ষিতীশ। তা হলে এর মধ্যে সোমশংকর আসে কোথা থেকে।

বাঁশরি। প্রেমের সরকারি রাস্তায়, যে প্রেমে সকলেরই সমান অধিকার খোলা হাওয়ার মতো। তুমি লেখকপ্রবর, তোমার সামনে সমস্যাটা এই যে, খোলা হাওয়ায় সোমশংকরের পেট ভরবে কি।

ক্ষিতীশ। কী জানি। স্চনায় তো দেখতে পাচ্ছি শ্ন্যপ্রাণের পালা।

বাঁশরি। কিন্তু, শ্নেয় এসে কি ঠেকতে পারে কিছ্ন। শেষ মোকামে তো পে'ছিল গাড়ি, এ-পর্যান্ত রথ চালিয়ে এলেন সম্ন্যাসীসারথি! আদ্ধা-বদলের সময় যথন একদিন আসবে তথন লাগাম পড়বে কার হাতে। সেই কথাটা বলো-না রিয়লিস্ট্?

ক্ষিতীশ। যাকে ওঁরা নাক সিটকে প্রকৃতি বলেন, সেই মায়াবিনীর হাতে। পাথা নেই অথচ আকাশে উড়তে চার যে স্থলে জীবটা তাকে যিনি ধপ্ করে মাটিতে ফেলে চট্কা দেন ভাঙিয়ে, সংগে সর্গোলা লাগিয়ে দেন ধালো।

বাঁশরি। প্রকৃতির সেই বিদ্র্পটাকেই বর্ণনা করতে হবে তোমাকে। ভবিতব্যের চেহারাটা জার কলমে দেখিয়ে দাও। বড়ো নিষ্ঠার। সাঁতা ভাবলেন, দেবচরিত্র রামচন্দ্র উত্থার করবেন রাবণের হাত থেকে; শেষকালে মানবপ্রকৃতি রামচন্দ্র চাইলেন তাঁকে আগ্রেন পোড়াতে। একেই বলে রিয়ালিজ্ম্, নোংরামিকে নয়। লেখো লেখো, দেবি কোরো না, লেখো এমন ভাষায় যা হংপিশেডর শিরাছেড়া ভাষা। পাঠকেরা চমকে উঠে দেখাক, এতদিন পরে বাংলার দার্বল সাহিত্যে এমন একটা লেখা ফেটে বেরল যা ঝোড়ো মেঘের বাকভাঙা সূর্যান্তের রাগী আলোর মতো।

ক্ষিতীশ। ইস্, তোমার মনটা নেমেছে ভল্ক্যানোর জঠরাগ্নির মধ্যে। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ওদের অবস্থায় পডলে কী করতে তুমি।

বাঁশরি। সম্যাসীর উপদেশ সোনার জলে বাঁধানো খাতায় লিখে রাখতুম। তার পরে প্রবৃত্তির জার কলমে তার প্রত্যেক অক্ষরের উপর দিতুম কালির আঁচড় কেটে। প্রকৃতি জাদ্ লাগায় আপন মলে, সম্যাসীও জাদ্ করতেই চায় উলটো মলে। ওর মধ্যে একটা মলা নিতৃম মাথায়, আর-একটা মলো প্রতিদিন প্রতিকাদ করতুম হৃদয়ে।

ক্ষিতীশ। এখন কাজের কথা পাড়া যাক। ইতিহাসের গোড়ার দিকটায় ফাঁক রয়েছে। ওদের বিবাহসম্বন্ধ সম্মাসী ঘটালো কী উপায়ে।

বাঁশরি। প্রথমত সেনবংশ যে ক্ষান্তিয়, সেনানী শব্দ থেকে তার পদবীর উদ্ভব, ওরা যে কোনোএক খ্রীস্ট-শতাব্দীতে এসেছিল কোনো-এক দক্ষিণপ্রদেশ থেকে দিগ্যবিজয়ীবাহিনীর পতাকা নিয়ে
বাংলার কোনো-এক বিশেষ বিভাগে, সেইটে প্রমাণ করে লিখল এক সংস্কৃত পর্থ। কাশীর লাবিড়ী
পশ্ডিত করলে তার সমর্থন। সম্যাসী স্বয়ং গেল সোমশংকরদের রাজ্যে। প্রজারা হাঁ করে
রইল ওর চেহারা দেখে; কানাকানি করতে লাগল, কোনো-একটা দেব-অংশের ঝালাই দিয়ে এর
দেহখানা তৈরি। সভাপশ্ডিত মুক্থ হল শৈবদর্শনব্যাখ্যায়। রাজাবাহাদ্রের মনটা সাদা, দেহটা

জোরালো, তাতে লাগল কিছ্ম সম্যাসীর মন্ত, কিছ্ম লাগল প্রকৃতির মোহ। তার পরে এই যা দেখছ।

ক্ষিতীশ। হায় রে, সম্যাসী কি আমাদের মতো অভাজনদের হয়ে স্থ্ল প্রকৃতির তরফে ঘটকালি করেন না।

বাঁশরি। রাখো তোমার ছিবলেমি। ভূল করেছি তোমাকে নিয়ে। যে মান্য খাঁটি লিখিয়ে তার সামনে যখন দেখা দিয়েছে স্থিককপনার এমন একটা জীবনত আদর্শ, দব্ দব্ করছে যার নাড়ী, তার ম্থ দিয়ে কি বোরোয় খেলো কথা। কেমন করে জাগাব তোমাকে। আমি যে প্রত্যক্ষ দেখছি একটা মহারচনার প্র্রাগ, শ্নছি তার অন্তহীন নীরস কারা। দেখতে পাচ্ছ না অদ্ছেটর একটা নিষ্ঠার ব্যুক্ত? থাক্ গে, শেষ হল আমার কথা। তোমার খাবার পাঠিয়ে দিতে চলল্ম।

[ প্রস্থানোদাম

ক্ষিতীশ। (ছুটে গিয়ে হাত চেপে ধরে) চাই নে খাবার। যেয়ো না তুমি।

বাঁশরি। (হাত ছিনিয়ে নিয়ে উচ্চহাস্যে) তোমার 'বেমানান' গল্পের নায়িকা পেয়েছ আমাকে! আমি ভয়ংকর সত্যি।

# ড্রেসিং-গাউন-পরা সতীশের প্রবেশ

সতীশ। উচ্চহাসির আওয়াজ শুনলুম যে।

বাঁশরি। উনি এতক্ষণ স্টেজের মুনুবাবুর নকল করছিলেন।

সতীশ। ক্ষিতীশবাব্র নকল আসে নাকি।

বাঁশরি। আসে বই-কি, ওঁর লেখা পড়লেই টের পাওয়া যায়। তুমি এ'র কাছে একট্ব বোসো, আমি ওঁর জন্য খাবার পাঠিয়ে দিই গে।

ক্ষিতীশ। দরকার নেই, কাজ আছে, দেরি করতে পারব না।

[ প্রস্থান

বাঁশরি। মনে থাকে যেন আজ বিকেলে সিনেমা— তোমারই 'পশ্মাবতী'।

ক্ষিতীশ। (নেপথ্য হতে) সময় হবে না।

বাঁশরি। হবেই সময়, অন্য দিনের চেয়ে দু-ঘণ্টা আগে।

সতীশ। আচ্ছা বাঁশি, ঐ ক্ষিতীশের মধ্যে কী দেখতে পাও বলো তো।

বাঁশরি। বিধাতা ওকে যে পরীক্ষার কাগজটা দিয়েছিলেন, দেখতে পাই তার উত্তরটা। আর দেখি তারই মাঝখনে পরীক্ষকের একটা মৃষ্ঠ কাটা দাগ।

সতীশ। এমন ফেল-করা জিনিস নিয়ে করবে কী।

বাঁশরি। ডান হাত ধরে ওকে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করে দেব।

সতীশ। তার পরে বাঁ হাত দিয়ে প্রাইজ দেবার প্র্যান আছে নাকি।

বাঁশরি। দিলে পরের ছেলের প্রতি নিষ্ঠ্রতা করা হবে।

সতীশ। ঘরের ছেলের প্রতিও। এ দিকে ও মহলের হাল খবরটা শ্নেছ?

বাঁশরি। ও মহলের খবর এ মহলে এসে পেণছয় না। হাওয়া বইছে উলটো দিকে।

সতীশ। কথা ছিল সূৰ্যমার বিয়ে হবে মাসখানেক বাদে, সম্প্রতি স্থির হয়েছে আসছে হণ্ডায়।

বাঁশরি। হঠাৎ দম এত দ্রতবেগে চড়িয়ে দিলে যে?

সতীশ। ওদের হুৎপিশ্ড কে'পে উঠেছে দ্রুতবেগে, হঠাৎ দেখেছে তোমাকে রণরিপানী বেশে। তোমার তীর ছোটার আগেই ছুটে বেরিয়ে পড়তে চায়—এইরকম আন্দান্ত।

বাঁশরি। আমার তীর! আধমরা প্রাণীকে আমি ছুই নে। বনমালী, মোটর ডাকো।

[বাঁশরির প্রস্থান

## শৈলের প্রবেশ

বরস বাইশ কিন্তু দেখে মনে হয়, ষোলো থেকে আঠারোর মধ্যে। তন্ দেহ শ্যামবর্ণ, চোখের ভাব স্নিশ্ধ, মনুখের ভাব মমতায় ভরা।

সতীশ। কী আশ্চর্য। ভোরের স্বপেন আজ তোমাকেই দেখেছি, শৈল। তুমিও আমাকে দেখেছ নিশ্চয়।

मिल। ना. पिथ नि छा।

সতীশ। আঃ, বানিয়ে বলো-না কেন। বড়ো নিষ্ঠ্র তুমি। আমার দিনটা মধ্র হয়ে উঠত তা হলে।

শৈল। তোমাদের ফরমাশে নিজেকে স্বংন করে বানাতে হবে! আমরা যা, শৃংধ্ব তাই নিয়ে তোমাদের মন খুশি হয় না কেন।

সতীশ। খুব হয়, এই-যে সাক্ষাৎ এসেছ এর চেয়ে আর কিসের দরকার।

শৈল। আমি এসেছি বাঁশরির কাছে।

সতীশ। ঐ দেখো, আবার একটা সত্য কথা। সদ্য বিছানা থেকে উঠেই দ্ব্-দ্টো খাঁটি সত্য কথা সহ্য করি এত মনের জাের নেই। ধর্মরাজ মাপ করতেন তােমাকে যদি বলতে আমারই জন্য এসেছ।

শৈল। ব্যারিস্টার মান্ম, তুমি বন্ড লিটরল। বাঁশরির কাছে আসতে চেয়েছি বলে তোমার কাছে আসবার কথা মনে ছিল না এটা ধরে নিলে কেন।

সতীশ। খোঁটা দেবার জন্যে। বাঁশির সঙ্গে কথা আছে কিছ্ন? আমাদের লগ্ন স্থির করবার পরামর্শ?

শৈল। না, কোনো কথা নেই। ওর জন্য বড়ো মন খারাপ হয়ে থাকে। মনের মধ্যে মরণবাণ বয়ে নিয়ে বেড়াছে অথচ কব্ল করবার মেয়ে নয়। ওর ব্যথায় হাত ব্লোতে গেলে ফোঁস করে ওঠে, সেটা যেন সাপের মাথার মণি। তাই সময় পেলে কাছে এসে বসি, যা-তা বকে যাই। পরশ্নিন সকালে এসেছিল্ম ওর ঘরে। পায়ের শব্দ পায় নি। ওর সামনে এক বান্ডিল চিঠি। ডেস্কে ঝ্রেকে পড়ছিল বসে, বেশ ব্রুতে পারল্ম চোখ দিয়ে জল পড়ছে। যদি জানত আমি দেখতে পেয়েছি তা হলে একটা কান্ড বাধত, বাধ হয় আমার সংগে ছাড়াছাড়ি হয়ে যেত। আস্তে আস্তে চলে গেল্ম। কিন্তু, সেই ছবি আমি ভূলতে পারি নে। বাঁশি গেল কোথায়।

#### খানসামা চায়ের সরঞ্জাম রেখে গেল

সতীশ। বাঁশি এইমাত্র বেরিয়ে গেছে, ভাগ্যি<mark>স গেছে।</mark>

শৈল। ভারি স্বার্থপর তুমি।

সতীশ। অত্যনত। ও কী, উঠছ কেন। চা তৈরি শ্রে করো।

শৈল। খেয়ে এসেছি।

সতীশ। তা হোক-না, আমি তো খাই নি। বসে খাওয়াও আমাকে। কবিরাজী মতে একলা চা খাওয়া নিবেধ, ওতে বায় প্রকৃপিত হয়ে ওঠে।

শৈল। মিথ্যে আবদার কর কেন।

সতীশ। স্থোগ পেলেই করি, তোমার মতো খাঁটি সত্য আমার ধাতে নেই। ঢালো চা, ও কী কবলে, চায়ে আমি চিনি দিই নে তুমি জান।

শৈল। ভুলে গিয়েছিল,ম।

সতীশ। আমি হলে কখনো ভূলতুম না।

শৈল। আমাকে দ্বশ্ন দেখে অবধি তোমার মেজাজের তো কোনো উন্নতি হয় নি। ঝগড়া করছ কেন।

সতীশ। কারণ মিষ্টি কথা পাড়লে তুমিই ঝগড়া বাধাতে। সীরিয়স হয়ে উঠতে।

শৈল। আছো থামো, তোমার চা খাওয়া হল? সতীশ। হলেই যদি ওঠ তা হলে হয় নি।

ভূত্যের প্রবেশ

ভূত্য। হরিশবাব, দলিলপত্র নিয়ে এসেছেন। সতীশ। বলো ফ্রেসত নেই।

[ভূতোর প্রস্থান

শৈল। ও কী ও, কাজ কামাই করবে!
সতীশ। করব, আমার খাশি।
শৈল। আমি যে দায়ী হব।
সতীশ। তাতে সন্দেহ নেই, বিনা কারণে কেউ কাজ কামাই করে না।
নেপথ্য থেকে। সতীশদা!
সতীশ। ঐ রে! এল ওরা! বাড়িতে নেই বলবার সময় দিলে না।

# স্ধাংশ্র সঞ্চো একদল লোকের প্রবেশ

অলক্ষ্বের দল, সকালবেলায় মুখ দেখলুম, উননের উপর হাঁড়ির তলা যাবে ফেটে।

স্বাংশ্। মিস্ শৈল, ভীর, তোমার আশ্রয় নিয়েছে, কিন্তু আজ ছাড়ছি নে।

সতীশ। ভর দেখাও কেন। চাও কী।

শচীন। চাই লক্ষ্মীছাড়া ক্লাবের চাঁদা। প্রথম দিন থেকেই বাকি।

সতীশ। কী। আমি তোমাদের দলে! ভিগরস্প্রোটেস্ট জানাচ্ছি, বলবান অস্বীকৃতি।

নরেন। দলিল দেখাও।

সতীশ। আমার দলিল এই সামনে সশরীরে।

স্ধাংশ্। শৈলদেবী, এই ব্ঝি! বে-আইনি প্রশ্রয় দেন পলাতককে।

শৈল। কিছু প্রশ্রয় দিই নে, নিন-না আপনাদের দাবি আদায় করে।

সতীশ । শৈল, যত তোমার সত্য আমার বেলায়। আর, এদের সামনে সত্যের অপলাপ— প্রশ্রেষ দেও না বলতে চাও!

শৈল। কী প্রশ্রয় দিয়েছি।

সতীশ। এইমাত্র মাথার দিব্যি দিয়ে আমাকে চা খাওয়াতে বস নি? **শ্রীহস্তে অজীর্ণ রোগের** পত্তন আরম্ভ, তব্ আমাকে বলে লক্ষ্মীছাড়া!

শচীন। লোকটা লোভ দেখিয়ে কথা বলছে। শৈলদেবী, যদি শশু হয়ে থাকতে পার তা হলে ওকে আমাদের লাইফ-মেম্বর করে নিই।

সতীশ। আচ্ছা, তবে বালি শোনো। চাঁদা পাবা মাত্র যদি পাড়া ছেড়ে দৌড় মার তা হলে এখনি বাকি-বকেয়া সব শোধ করে দিই।

শচীন। শা্ধ্ চাঁদা নয়। আমাদের ঘরে নেই চা ঢেলে দেবার লোক, যাদের ঘরে আছে সেখানে পালা করে চা খেতে বেরোই— তার পরে কিছ্ ভিক্ষে নিয়ে যাই— আজ এসেছি বাঁশরিদেবীর করকমল লক্ষ্য করে।

সতীশ। সোভাগান্ধমে সেই দেবী তার করকমলসন্ত্র্ম অনুপশ্থিত। অতএব ঘড়ি ধরে ঠিক পাঁচ মিনিটের নোটিশ দিচ্ছি, বেরোও তোমরা—ভাগো।

শৈল। আহা, ও কী কথা। না খেয়ে যাবেন কেন। আমি বৃঝি পারি নে খাওয়াতে? একট্ব বস্ব, সব ঠিক করে দিছিছে।

[ গৈলের প্রস্থান

সতীশ। কিন্তু, ঐ যে ভিক্ষার কথাটা বললে, ভালো ঠেকল না। উদ্দেশ্যও ব্যুতে পারছি নে।

স্থাংশ্ব। কিংথাবের দোকানে আমাদের সমবেত দেনা আছে, আজ সমবেত চেষ্টায় শোধ করতে হবে।

সতীশ। কিংখাব! ভাবী লক্ষ্মীর আসন-রচনা?

শচীন। ঠিক তাই।

সতীশ। আশ্চর্য দ্রদশিতা---

শচীন। না হে, অদ্রেদশি তা প্রমাণ করে দেব অবিলম্বে।

শৈলের প্রবেশ

শৈল। সব প্রস্তৃত, আসন্ন আপনারা।

# দ্বিতীয় দুশ্য

বারান্দায় সোমশংকর। গহনার বাক্স খ্রুলে জহর্রি গহনা দেখাচ্ছে। কাপড়ের গঠিরি নিয়ে অপেক্ষা করছে কাশ্মীরী দোকানদার।

বাঁশরি। কিছু বলবার আছে।

সোমশংকর জহারি ও কাশ্মীরীকে ইপ্সিতে বিদায় করলে

সোমশংকর। ভেবেছিল্ম আজই যাব তোমার কাছে।

বাঁশরি। ও-সব কথা থাক্। ভয় নেই, কাশ্লাকাটি করতে আসি নি। তব্ আর-কিছ্ না হোক তোমার ভাবনা ভাববার অধিকার একদিন দিয়েছ আমাকে। তাই একটা কথা জিজ্ঞাসা করি— জান সূত্রমা তোমাকে ভালোবাসে না?

সোমশংকর। জানি।

বাঁশরি। তাতে তোমার কিছুই যায় আসে না?

সোমশংকর। কিছুই না।

বাঁশরি। তা হলে সংসার্যান্তাটা ক্রিক্ম হবে।

সোমশংকর। সংসার্যাতার কথা ভার্বাছই নে।

বাঁশরি। তবে কিসের কথা ভাবছ।

সোমশংকর। একমাত্র সূর্যমার কথা।

বাঁশরি। অর্থাৎ ভাবছ, তোমাকে ভালো না বেসেও কী করে সুখী হবে ঐ মেয়ে।

সোমশংকর। না, তা নয়। সুখী হবার কথা সুষমা ভাবে না— ভালোবাসারও দরকার নেই তার।

বাঁশরি। কিসের দরকার আছে তার, টাকার?

সোমশংকর। তোমার যোগ্য কথা হল না, বাঁশি।

বাঁশরি। আচ্ছা, ভূল করেছি। কিন্তু, প্রশ্নটার উত্তর বাকি। কিসের দরকার আছে সন্ধ্যার। সোমশংকর। ওর একটি ব্রত আছে। ওর জীবনে সমস্ত দরকার তাই নিয়ে, তাকে সাধ্যমত সার্থক করা আয়ারও ব্রত।

বাঁশরি। ওর রত আগে, তারই পশ্চাতে তোমার— প্রব্ধের মতো শোনাচ্ছে না, এ কথা ক্ষতিরের মতো নারই। এতবড়ো প্রব্ধেক মন্ত্র পড়িরেছে ঐ সন্ত্যাসী। বৃদ্ধিকে দিরেছে ঘোলা করে, দৃষ্টিকে দিরেছে চাপা। শ্বনল্ম সব, ভালো হল। গেল আমার শ্রুখা ভেঙে, গেল আমার বধন ছি'ডে। বরুক্ক শিশ্বকে মান্য করবার কাজ আমার নার, সে-কাজের ভার সম্পূর্ণ দিলেম ছেড়ে ঐ মেরের হাতে।

#### প**্রন্দরের** প্রবেশ

সোনশকের প্রণাম করলে, অন্দিশিখার মতো বাঁশরি উঠে দাঁড়াল তার সামনে

নাদরি। আজ রাগ করবেন না; ধৈর্য ধরবেন, কিছু প্রশন করব।

[ পরেন্দরের ইপ্সিতে সোমপংকরের প্রপ্রন

প্রদরে। আছো, বলো তুমি।

বশিরি। স্পিঞ্জাসা করি, সোমশংকরকে শ্রন্থা করেন আপনি? ওকে খেলার পত্তুল বলে মনে করেন না?

প্রেণ্ড। বিশেষ **প্রাথা করি।** 

কাশ্বি। তবে কেন অমন মেয়ের ভার দিচ্ছেন **ওর হাতে বে ওকে ভালো**বানে না।

প্রেণ্য। তান না এ অতি মহৎ ভার, একই কালে ক্ষতিয়ের প্রেশ্কার এবং প্রীক্ষা। সোমশংকরই এই ভার গ্রহণ করবার যোগ্য।

বাঁশরি। দেগ্যে বলেই ওর চিরজনিবনের সূথ নগ্ট করতে চান আপনি?

প্রকরে। স্থকে উপেক্ষা করতে পারে ঐ বীর মনের আনকো।

বাঁপ্রি। তাপনি মানবপ্রকৃতিকে মানেন না?

প্রেম্পর। মানবপ্রকৃতিকেই মানি, তার চেয়ে নীচের প্রকৃতিকে নাম।

বাঁদরি। এতই যদি হল, ওরা বিয়ে নাই করত?

পর্বেশ্য । ব্রতকে নিম্কামভাবে পোষণ করবে মেয়ে, ব্রতকে নিম্কামভাবে প্রয়োগ করবে পরেষ্ক, এই কথা মনে করে দুটি মেয়ে-পরেষ্ক অনেকদিন খাজেছি। দৈবাং পেয়েছি।

বশিরি। প্র্যুষ বলেই ব্রুষতে পারছ না যে, ভালোবাসা নইলে দুজন মানুষকে মেলানো যায় না।

প্রেন্দর। মেয়ে বলেই ব্ঝতে ইচ্চা করছ না, ভালোবাসার মিলনে মোহ আছে, প্রেমের মিলনে মোহ নেই।

বাঁদরি। মোহ চাই, চাই, সম্ন্যাসী, মোহ নইলে স্থিত কিসের। তোমার মোহ তোমার রত নিরো—সেই রতের টানে তুমি মান্যের মনগ্রলো নিরে কেটে ছি'ড়ে জোড়াতাড়া দিতে বসেছ—ব্যুকতেই পারছ না ভারা সজীব পদার্থ', তোমার ক্ল্যানের মধ্যে খাপ-খাওয়াবার জন্য তৈরি হয় নি। আমাদের মোহ স্ফ্রুর, আর ভয়ংকর তোমাদের মোহ।

পরিন্দর। মোহ নইলে স্থিত হর না, মোহ ভাঙলে প্রলয়, এ কথা মানতে রাজি আছি। কিণ্ড, ভূমিও এ কথা মনে রেখা, আমার স্থিত তোমার স্থিত চাইব না স্থ: বারা আসবে আমার কাছে স্থের তিয়ে মান্য স্থ দেব ছারখার করে। আমিও চাইব না স্থ: বারা আসবে আমার কাছে স্থের দিক থোক, ম্থ দেব ফিরিয়ে। আমার ব্রতই আমার স্থিত, ভার যা প্রাপ্য ভা ভাকে দিতেই হবে। যতই কঠিন হোক।

বাঁশরি। সেইজনোই সজীব নর তোমার আইডিয়া, সম্নাসী। তুরি জ্ঞান মন্ত্র, জান না মান্ধকে। মান্ধের মর্মপ্রনিথ টেনে ছিড়ে সেইখানে তোমার কেঠো আইডিয়ার ব্যান্ডেজ বৈধে অসহা বাথার 'পরে মন্ত্র মনত বিশেষণ চাপা দিতে চাও। তাকে বল শান্তি দিকে না ব্যান্ডেজ, বাথা যাবে থেকে। তোমরা সব অমান্ধ, মান্ধের বসতিতে এলে কী করতে। যাও-না তোমাদের গ্রাগহনের বদরিকাশ্রমে। সেখানে মনের সাধে নিজেদের শ্রিকয়ে পাথর করে ফেলো। আমরা সামানা মান্ধ, আমাদের ত্জার জল মুখের থেকে কেড়ে নিয়ে শর্ভুমিতে ছড়িয়ে দিয়ে তাকে সাধনা বলে প্রচার করতে চাও কোন্ কর্ণায়। বার্থজীবনের অভিশাল লাগবে না তোমাকে? যা নিজে ভোগ করতে জান না তা ভোগ করতে দেবে না ক্র্যিতকে?

#### স,বমার প্রবেশ

এই যে সংব্যা, শোন্ বলি। মরিরা হরে মেরেরা চিডার আগত্বন মরেছে অনেক, ভেবেছে

তাতেই প্রমার্থ। তেমনি করেই নিজের হাতে নিজের ভাগ্যে আগন্ন লাগিয়ে দিনে দিনে মরতে চাস জনলে জনলে? চাস নে তুই ভালোবাসা, কিন্তু ষে-মেয়ে চায়. পাষাণ সে করে নি আপন নারীর প্রাণ, কেন কেড়ে নিতে এলি তার চিরজীবনের আনন্দ। এই আমি আজ বলে দিল্ম তোকে, ঘোড়ায় চড়িস, শিকার করিস, সম্যাসীর কাছে মন্ত্র নিস, তব্ তুই প্রবৃষ নোস। আইডিয়ার সংগে গাঁটছড়া বে'ধে তোর দিন কাটবে না গো, তোর রাত বিছিয়ে দেবে কাঁটার শ্রন।

#### সোমশংকরের প্রবেশ

সোমশংকর। বাঁশি, শান্ত হও, চলো এখান থেকে।

বাঁশরি। যাব না তো কী। মনে কোরো না মরব ব্রুক ফেটে। জীবন হবে চিরচিতানলের শমশান। কখনো এমন বিচলিত দশা হয় নি আমার। আজ কেন এল বন্যার মতো এই পাগলামি। লঙ্জা! লঙ্জা! লঙ্জা! তোমাদের তিনজনের সামনে এই অপমান! থামো সোমশংকর, আমাকে দয়া করতে এসো না। মুছে ফেলব এই অপমান, কোনো চিহ্ন থাকবে না এর কাল। এই আমি বলে গেলুম।

বৌশরি ও সাবমান প্রস্থান

প্রন্দর। সোমশংকর, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

সোমশংকর। বলুন।

পরেন্দর। যে-ব্রত তুমি স্বীকার করেছ তা সম্পূর্ণই তোমার আপন হয়েছে কি। তার ক্রিয়া চলেছে তোমার প্রাণক্রিয়ার সঞ্জে?

সোমশংকর। কেন সন্দেহ বোধ করছেন।

প্রকার। আমার প্রতি ভক্তিতেই যদি এই সংকল্প গ্রহণ করে থাক তবে এখনি ফেলে দাও

সোমশংকর। এমন কথা কেন বলছেন আজ। আমার মধ্যে দ্ব্র্বলতার লক্ষণ কিছ্, দেখছেন কি।

পুরন্দর। মোহিনী শব্তি আছে আমার, এমন কথা কেউ কেউ বলে-- শ্নুনে লাংজা পাই: জাদ্কের নই আমি।

সোমশংকর। আত্মার ক্রিয়াকে যারা বিশ্বাস করে না তারা তাকে বলে জাদ্বর ক্রিয়া।

প্রেন্দর। রতের মাহাত্ম্য তার স্বাধীনতায়। যদি ভুলিয়ে থাকি তোমাকে, সে-ভূল ভাঙতে হবে। গ্রেবাক্য বিষ— সে-বাক্য যদি তোমার নিজের বাক্য না হয়।

সোমশংকর। সন্ন্যাসী, যে-ব্রত নিয়েছি সে আজ আমার রক্তে বইছে তেজর্পে, জনুলছে ব্রুকের মধ্যে হোমাশিনর মতো। মৃত্যুের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি, আজ আমার দ্বিধা কোথায়।

প্রকদর। এই কথাই শ্নতে চেয়েছিল্ম তোমার মৃথ থেকে। আর-একটি কথা বাকি আছে। কেউ কেউ প্রশন করে, কেন স্থমার বিবাহ দিল্ম তোমার সংশ্যে। তোমারই কাছ থেকে আমি তার উত্তর চাই।

সোমশংকর। এতদিনের তপস্যায় এই নারীর চিত্তকে তুমি যজ্ঞের অন্নিশিখার মতো উধের জ্বালিয়ে তুলেছ, আমারই 'পরে ভার দিলে এই অনির্বাণ অন্নিকে চিরদিন রক্ষা করতে।

পরেন্দর। বংস, যতদিন রক্ষা করবে তার দ্বারা তুমি আপনাকেই রক্ষা করতে পারবে। ঐ তোমার মাতিমান ধর্ম, রইল তোমার সংগে—ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতম্। আমার বন্ধন থেকে তুমি মানুভ, সেইসংগ দিষোর বন্ধন থেকে আমিও মানুভি পেলাম। তোমাদের বিবাহের পর আমাকে যেতে হবে দারে— হয়তো কোনোদিন আমার আর দেখা পাবে না। আমার এই আশীর্বাদ রইল, জানথ আত্মানম্— আপনাকে পূর্ণ করে জানো।

# সোমশংকর অনেকক্ষণ শতক্ষ হরে রইল

সোমশংকর। ওরে ভোলা, সেই নতুন গানটা---

#### গান

ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পর্নৃড়িয়ে ফেলে আগন্ন জনলো।

কলা রাতের অধ্ধকারে আমি চাই পথের আলো।

দর্শন্তিতে হল রে কার আঘাত শ্রুর্,

ব্রুকের মধ্যে উঠল বেজে গ্রের্ গ্রুর্,

পালার ছনটে সন্পিতরাতের স্বপেন-দেখা মন্দ ভালো।

নির্দেশের পথিক, আমায় ভাক দিলে কি—

দেখতে তোমায় না যদি পাই নাই-বা দেখি।

ভিতর থেকে ঘ্রিচয়ে দিলে চাওয়া পাওয়া,

ভাবনাতে মোর লাগিয়ে দিলে ঝড়ের হাওয়া,

বক্রিশিখায় এক পলকে মিলিয়ে দিলে সাদা কালো।
। যেতে পারি কি।

নেপথ্য থেকে। যেতে পারি কি। সোমশংকর। এসো এসো।

#### ভারকের প্রবেশ

তারক। রাজাবাহাদ্রে, আজকাল তোমার কাছে আসতে কিরকম ভয়-ভর করে। সোমশংকর। কোনো কারণ তো দেখি নে।

তারক। কারণ নেই বলেই তো ভয় বেশি। আজ বাদে কাল বিয়ে কিন্তু মনে হচ্ছে যেন দ্বীপান্তরে চলেছ। ভয়ানক গাম্ভীর্য।

সোমশংকর। বিয়েটা তো এক লোক থেকে অন্য লোকে যাত্রাই বটে।

তারক। সব বিয়ে তা নয় রাজন্! নিজের কথা বলতে পারি। আমার বরষাত্রা হয়েছিল পটল-ডাঙা থেকে চোরবাগানে। মনের ভিতরটাও তার বেশি এগোয় নি। আমার স্ত্রীর নাম প্রুপণ। রাসকবন্ধ্র তার কবিতায় আমাকে খেতাব দিলে প্রুপচোর। কবিতাটার হেডিং ছিল চৌর-পণ্ডাশিকা। কবিকে প্রশন করলেম, চৌর-পণ্ডাশিকার একটা কবিতাই তো দেখছি, বাকি উনপণ্ডাশটা গেল কোথায়। উত্তর পেলেম, তারা উনপণ্ডাশ প্রনর্পে বরের হৃদয়গহনুরে বেড়াচ্ছে ঘ্রপাক দিয়ে।

সোমশংকর। এর থেকে প্রমাণ হয় আমার রসিকবন্ধ্ব নেই, তাই গাম্ভীর্য রয়েছে ঘনিয়ে। তারক। আমাদের পাড়ার লক্ষ্মীছাড়ার দল অশোক গ্রুতদের বাগানে দর্মা-ঘেরা একটা পোড়ো ফর্নরিতে ক্লাব করেছে। আপিস থেকে ফিরে এসে সেইখানে সন্ধেবেলায় বিষম হল্লা করতে থাকে। সাম্থনা দেবার জন্যে আমরা লক্ষ্মীমশ্তরা ওদের নিমন্ত্রণ করছি। তোমাকে প্রিজাইড করতে হবে।

সোমশংকর। শ্বনেছি বৈকু-ঠল্ল-ঠন পাঁচালি লিখে ওরা আমাকে লক্ষ্মীহারী দৈত্য বানিয়েছে।

তারক। সে কথা সতিয়। ওদের টেম্পেরেচর কমানো দরকার হয়েছে।
সোমশংকর। বৈধ উপায়ে ওদের ঠান্ডা করতে রাজি আছি।
তারক। আমাদের কমলবিলাস সেনগর্শতকে দিয়ে একটা নিমল্যণপত্র রচিয়ে নিয়ে এল্ম।
সোমশংকর। পড়ে শোনাও।
তারক। প্রজাপতি যাঁদের সাথে পাতিয়ে আছেন সংগ্র

প্রজাপতি যাঁদের সাথে পাতিয়ে আছেন সখা,
 আর যাঁরা সব প্রজাপতির ভবিষাতের লক্ষ্য,

উদরসেবার উদার ক্ষেত্রে মিল্নুন উভর পক্ষ, রসনাতে রসিরে উঠ্কুক নানা রসের ভক্ষা। সত্যযুগে দেবদেবীদের ডেকেছিলেন দক্ষ, অনাহতে পড়ল এসে মেলাই যক্ষ রক্ষ, আমরা সে-ভুল করব না তো, মোদের অল্লকক্ষ দুই পক্ষেই অপক্ষপাত দেবে ক্ষুধার মোক্ষ। আজও যারা বাধন-ছাড়া ক্রিলরে বেড়ান বক্ষ বিদায়কালে দেব তাদের আশিস লক্ষ্ক লক্ষ, তাদের ভাগ্যে অবিলন্দেব জ্বানুন কারাধ্যক্ষ, এর পরে আর মিল মেলে না—য র ল ব হ ক্ষ।

ঐ আসছে ওদের দল।

স্থাংশ্ শচীন প্রস্থাতর প্রবেশ

সোমশংকর। কী উদ্দেশ্যে আগমন।
স্বাংশা, গান শোনাব।
সোমশংকর। তার পরে?
স্বাংশা, তার পরে নোব্লা রিভেঞ্জা, সামহতী প্রতিহিংসা।
সোমশংকর। ঐ মানা্ষটার কাঁধে ওটা কী। বোমা নয়?
স্বাংশা, ক্রমশ প্রকাশ্য। এখন গান।
সোমশংকর। কার রচনা।

শচীন। কপিরাইটের তর্ক আছে। বিষয় অন্সারে কপিরাইট-স্বত্ব আমাদেরই, বাকাগ**্লি যার** তাকে আমরা গণ্য করি নে।

গান

আমরা লক্ষ্যীছাড়ার দল ভবের পদাপ্তে জল সদাই করছি টলেনেল, মেদের আসাযাওয়া শ্ন্য হাওয়া, नारेका ফল।ফল। নাহি জানি করণকারণ, নাহি জানি ধরনধারণ নাহি মানি শাসন বারণ গো— আপন রোখে মনের ঝোঁকে ছি'ড়েছি শিকল। লক্ষ্মী তোমার বাহনগর্লি ধনে পরে উঠ্ন ফ্লি. শুঠুন তোমার চরণধ্লি গো— **স্কর্ণের লয়ে কাঁথা ঝ**ুলি ফিরব ধরাতল। আমরা বন্দরেতে বাঁধাঘাটে বোঝাই-করা সোনার পাটে তোমার অনেক রত্ন অনেক হাটে গো, নোঙরছে'ড়া ভাঙা তরী ভেসেছি কেবল। আমরা আমরা এবার খংজে দেখি অক্লেতে ক্ল মেলে কি, শ্বীপ আছে কি ভবসাগরে— স্থ না জোটে দেখব ডুবে কোথার রসাতল। **যদি** 

আমরা জনুটে সারাবেলা করব হতভাগার মেলা, গাব গান করব খেলা গো, কুঠে যদি সার না আসে করব কোলাহল।

সোমশংকর। এবার কিঞিং ফলাহারের আয়োজন করি। সাধাংশা, আগে দেবী আসান ঘরে, তার পরে ফল কামনা করব।

সোমশংকর। তৎপূর্বে—

স্থাংশ্। তৎপ্রে স্মহতী প্রতিহিংসা। (গাঁঠরি থেকে কিংখাবের আসক বেরল) লক্ষ্মীর সংগ তাঁর ভন্তদের যোগ থাকবে এই আসনটিতে। তোমাদের ঘরের মাটি রইল তোমাদের, তার উপরে আসনটা রইল আমাদেরই। আর তাঁর কমলাসন, সে আছে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে। সোমশংকর। কী তোমাদের বলব। বলবার কথা আমি জানি নে।

# তৃতীয় অঙক

# শেষ দুশ্য

বাঁশরিদের বাড়ি। সতাঁশ ডেম্ফে বসে লিখছে সূত্রমার ছোটো বোন সূত্রমার প্রবেশ

সতীশ। আমার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করতে এসেছিস? বরের মৃথ-দেখা বৃঝি আজ? সুষীমা। যাও!

সতীশ। যাও কী। বেশিদিনের কথা নয়, তোর বয়স যখন পাঁচ, মাকে জিজ্ঞাসা করিস, আমাকে বিয়ে করতে তোর কী জেদ ছিল। আমি তোকে সোনার বালা গড়িয়ে দিয়েছিল্ম, সেটা ভেঙে রোচ তৈরি হয়েছে।

স্থীমা। সতীশদা, কী বকছ তুমি।

সতীশ। আছো থাক্ তবে, কী জন্যে এর্সোছস।

সুখীমা। দিদির বিয়েতে প্রেজেন্ট দেব।

সতীশ। সে তো ভালো কথা। কী দিতে চাস।

সুষীমা। এই চামড়ার থলিটা।

সতীশ। ভালো জিনিস, আমারই লোভ হচ্ছে।

স্বীমা। আমি এসেছি বাঁশিদিদির কাছে।

সতীশ। ওখান থেকে কেউ তোকে পাঠিয়ে দিয়েছে?

সূষীমা। না, ল্ম্কিয়ে এসেছি, কেউ জানে না। আমার এই থালির উপরে বাাশিদিদিকে দিয়ে আঁকিয়ে নেব।

সতীশ। বাঁশিদিদি আঁকতে পারে কে বললে তোকে।

সূষীমা। শংকরদাদা। তাঁর কাছে একটা সিগারেট-কেস আছে সেটা বাঁশিদিদির দেওয়া। তার উপরে একজোড়া পায়রা একছেন নিজের হাতে। চমৎকার!

সতীশ। আচ্ছা, তোর বাঁশিদিদিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[ প্রস্থান

## বাঁদরির প্রবেশ

বাঁশরি: কী স্বী। স্বীমা। তোমাকে স্তীশদাদা সব বলেছেন? বাঁশরি। হাঁ, বলেছেন। ছবি একে দেব তোর থালির উপর? কী ছবি আঁকব।

স্বীমা। একজোড়া পাররা, ঠিক বেমন এ'কেছ শংকরদাদার সিগারেট-কেসের উপরে।

বাঁশরি। ঠিক তেমনি করেই দেব। কিন্তু কাউকে বলিস নে যে আমি এ কে দিয়েছি।

সুষীমা। কাউকে না।

বাঁশরি। তোকেও একটা কাজ করতে হবে, নইলে আমি আঁকব না।

সুষীমা। বলো কী করতে হবে।

বাঁশরি। সেই সিগারেট-কেসটা আমাকে এনে দিতে হবে।

সূমীমা। তাঁর ব্রকের পকেটে থাকে। কক্ষনো আমাকে দেবেন না।

বাঁশরি। আমার নাম করে বলিস দিতেই হবে।

স্বীমা। তুমি তাঁকে দিয়েছ আবার ফিরিয়ে নেবে কী করে।

বাঁশরি। তোমার শংকরদাদাও দেওয়া জিনিস ফিরিয়ে নেন।

সুষীমা। কক্ষনো না।

বাঁশরি। আচ্ছা, তাঁকে জিজ্ঞাসা করিস আমার নাম ক'রে।

স্বীমা। আচ্ছা করব। আমি যাই, কিন্তু ভূলো না আমার কথা।

্বাঁশরি। তুইও ভূলিস না আমার কথা, আর নিয়ে যা এক বাক্স চকোলেট, কাউকে বিলস নে আমি দিয়েছি।

त्र्वीभा। रकन।

বাঁশরি। মা জানতে পারলে রাগ করবেন।

मृसीया। रकन।

বাঁশরি। যদি তোর অসুখ করে।

স্কীমা। বলব না, কিন্তু খেতে দেব শংকরদাদাকেও।

সুষীমার প্রস্থান

## একখানা খাতা হাতে নিয়ে বাঁশরি সোফায় হেলান দিয়ে বসল

#### লীলার প্রবেশ

বাঁশরি। দেখ্লীলা, মুখ গশ্ভীর করে আসিস নে ভাই, তা হলে ঝগড়া হয়ে যাবে। মনে হচ্ছে সান্থনা দেবার কুমতলব আছে, বাদল নামল বলে। দ্বঃখ আমার সয়, সান্থনা আমার সয় না, সে তোদের জানা। বসেছিলেম গ্রামোফোনে কমিক গান বাজাতে কিন্তু তার চেয়ে কমিক জিনিস নিয়ে পড়েছি।

লীলা। কী বলো তো বাঁশি।

বাঁশরি। ক্ষিতীশের এই গল্পখানা।

नीना। (थाजां) जूल निरः (जालावामात्र निनाम'—नामणे हनत्व वाकारतः)

বাঁশরি। বস্তুটাও। এ জিনিসের কাটতি আছে। পড়তে চাস?

লীলা। না ভাই, সময় নেই, বিয়েবাড়ি সাজাবার জন্যে ডাক পড়েছে।

বাঁশরি। আমি কি সাজাতে পারতুম না!

লীলা। আমার চেয়ে অনেক ভালো পারতিস।

বাঁশরি। ডাকতে সাহস হল না! ভীরা ওরা।

लीला। তা नश्, लब्का रल, की वटल তোকে ডाকবে।

বাঁশরি। না ডেকেই লজ্জা দিলে আমাকে। ভাবছে আমি অন্নজল ছেড়ে ঘরে দরজা দিয়ে কে'দে মর্বছি। ওদের সংগ্রে যখন তার দেখা হবে কথাপ্রসংগ্রে বলিস, 'বাঁশি বিছানায় শ্রে কমিক গলপ পড়ছিল, পেট ফেটে যাচ্ছিল হেসে হেসে।' নিশ্চয় বলিস।

লীলা। নিশ্চয় বলব, গলেপর বিষয়টা কী বলা দেখি।

বাঁশরি। হিরোর নাম স্যার চন্দ্রশেখর। নায়িকা পঙ্কজা, ধনকুবেরের মন ভোলাতে লেগেছেন উঠেপড়ে। ওঠার চেয়ে পড়ার অংশটাই বেশি। সেন্ট্-আনটানির টেম্টেশন ছবি দেখেছিস তো? দিনের পর দিন ন্তন বেহায়াগিরি—তোর খ্ব-যে শ্বিচবাই তা নয়, তব্ ক্ষণে ক্ষণে গঞ্চার ঘাটে দৌড় মারতে চাইতিস। দিবতীয় নন্বরের নায়িকা গলা ভেঙে মরছে পঙ্ককুন্ডের ধারে দাঁড়িয়ে। অবশেষে একদিন পৌষ মাসের অর্ধরাতে খিড়াকির ঘাটে—তুই ভাবছিস হতভাগিনী আত্মহত্যা করে বাঁচল—ক্ষিতীশের কলপনাকে অবিচার করিস নে—নায়িকা জলের মধ্যে এক পৈঠে প্র্যানত নেবেছিল। ঠান্ডা জলে ছাাঁক করে উঠল গা-টা। ছ্বটল গরম বিছানা লক্ষ্য করে। এইখানটাতে সাইকলজির তর্ক এই, শীত করল বলেই মরা ম্বাতুবি কিংবা শীত করাতে আগ্রনের কথাটা মাথায় এল, অর্মান ভাবল ওদের জন্বালিয়ে মারবে বেণ্চে থেকে।

লীলা। কিছনতে ব্রুতে পারি নে, এত লোক থাকতে ক্ষিতীশের উপর এত ভরসা রেথেছিস কী করে।

বাঁশরি। অবিচার করিস নে। ওর লেথবার শক্তি আছে। ও আমাদের ময়মনসিংহের বাগানের আম, জাত ভালো, কিন্তু যতই চেণ্টা করা গেল ভিতরে পোকা হতেই আছে। ঐ পোকা বাদ দিয়ে কাজে লাগানো হয়তো চলবে। ঐ বৃ্ধি আসছে।

লীলা। আমি তবে চলল্ম।

বাঁশরি। একেবারে যাস নে। সন্থেবেলাটা কোনোমতে কাটাতে হবে। কমিক গ্রন্সটা তো শেষ হল।

লীলা। কমিক গলেপর এক্টিনি করতে হবে ব্রিঝ আমাকেই? আচ্ছা, রইল্ম পাশের ঘরে। লৌলার প্রতথান

# ক্ষিতীশের প্রবেশ

ক্ষিতীশ। কেমন লাগল। মেলোড্রামার খাদ মেশাই নি সিকি তোলাও। সেণিট্রেণ্টালিটির তরল রস চায় যে-সব খ্কিরা, তাদের পক্ষে নিজলা একাদশী। একেবারে নিষ্ঠ্র সতা।

বাঁশরি। কেমন লাগল ব্রিকায়ে দিচ্ছি (পাতাগ্রিল ছি'ড়ে ফেলল)।

ক্ষিতীশ। করলে কী। সর্বনাশ! এটা আমার সব লেখার সেরা, নন্ট করে ফেললে?

বাঁশরি। দলিলটা নত্ট করে ফেললেই সেরা জিনিসের বালাই থাকে না। কৃতজ্ঞ হোয়ো আমার 'পরে।

ক্ষিতীশ । সাহিত্যে নিজে কিছ্ম দেবার শক্তি নেই, অথচ সংকোচ নেই তাকে বণ্ডিত করতে। এর দাম দিতে হবে, কিছ্মতে ছাড়ব না।

বাঁশরি। কীদাম চাই।

ক্ষিতীশ। তোমাকে।

বাঁশরি। ক্ষতিপ্রেণ এত সম্ভায়, সাহস আছে নিতে?

ক্ষিতীশ। আছে।

বাঁশরি। সেল্টিমেন্ট্ এক ফোঁটাও মিলবে না।

ক্ষিতীশ। আশাও করি নে।

বাঁশরি। নিজ'লা একাদশী, নিষ্ঠ্র সতা।

ক্তিশ। রাজি আছি।

বিশরি। আছ রাজি? ব্ঝেস্থে বলছ? এ কমিক নভেল নয়, ভুল করলে প্রফ্-দেখা চলবে না, এডিশনও ফ্রবে না মরার দিন পর্যক্ত।

ক্ষিতীশ। শিশ্বনই, এ কথা ব্ঝি।

বশিরি। না মশায়, কিচ্ছা বোঝ না, বাঝতে হবে দিনে দিনে পালে পালে, বাঝতে হবে হাড়ে হাড়ে মজ্জায় মজ্জায়। ক্ষিতীশ। সেই হবে আমার জীবনের সব চেয়ে বড়ো অভিজ্ঞতা।

বাঁশরি। তবে বলি শোনো। অবোধের 'পরে মেয়েদের স্বাভাবিক স্নেহ। ভোমার উপর কৃপা আছে আমার। তাই অব্বের মতো নিজের সর্বনাশের যে-প্রস্তাবটা করঙ্গে তাতে স্মাতি দিতে দয়া হচ্ছে।

ক্ষিতীশ। সম্মতি না দিলে সাংঘাতিক নির্দয়তা হবে। সামলে উঠতে পারব না।

বাঁশরি। মেলোড্রামা?

ক্ষিতীশ। না, মেলোড্রামা নয়।

वौर्गातः। क्राय स्मर्त्वाष्ट्राया द्वारा छेठेरव ना?

ক্ষিতীশ। যদি হয় তবে সেই দিনগ্রলোকে ঐ খাতার পাতার মতো ট্রকরো ট্রকরো করেছিতে ফেলো।

বাঁশরি। (উঠে দাঁড়িয়ে) আছে। সম্মতি দিলেম। (ক্ষিতাঁশ ছুটে এল বাঁশরির দিকে) ঐ রে, শ্রু হল! ভালো করে ভেবে দেখো, এখনো পিছোবার সময় আছে।

ক্ষিতীশ। (করজোড়ে) মাপ করো, ভয় হচ্ছে পাছে মত বদলায়।

বাঁশরি। যথন বদলাবে তথন ভয় কোরো। অমন মুখের দিকে তাকিয়ে থেকো না। দেখতে খারাপ লাগে। যাও রেজেম্টি আফিসে। তিন-চার দিনের মধ্যে বিয়ে হওয়া চাই।

ক্ষিতীশ। নোটিশের মেয়াদ কমাতে আইনে যদি বাধে?

বাঁশরি। তা হলে বিয়েতেও বাধবে। দেরি করতে সাহস নেই।

ক্ষিতীশ। অনুষ্ঠান?

বাঁশার। হবে না অনুষ্ঠান, তোমার দেখছি কমিকের দিকে ঝোঁক আছে। এখনো বুঝলে না জিনিসটা সীরিয়াস।

ক্ষিতীশ। কাউকে নিমন্ত্ৰণ?

বাঁশরি। কাউকে না।

ক্ষিতীশ। কাউকেই না?

বাঁশরি। আচ্ছা, সোমশংকরকে।

ক্ষিতীশ। কিরকম চিঠিটা লিখতে হবে তার একটা খসড়া--

বাঁশরি। খসড়া কেন, লিখে দিচ্ছি।

ক্ষিতীশ। স্বহস্তে?

বাঁশার। হাঁ, স্বহস্তে।

ক্ষিতাশ। আজই?

বাঁশরি। হাঁ, এখনি। (চিঠি লিখে) এই নাও, পড়ো।

ক্ষিতীশের পাঠ। এতন্দারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে, শ্রীমতী বাঁশরি সরকারের সহিত শ্রীম্ভ ক্ষিতীশচন্দ্র ভোমিকের তাবিলন্দেব বিবাহ স্থির হইয়াছে। তারিখ জানানো অনাবশক্ত আপনার অভিনন্দন প্রার্থনীয়। প্রশ্বারা বিজ্ঞাপন হইল, গ্রুটি মার্জনা করিবেন। ইতি—

বাঁশরি। এ চিঠি এখনি রাজার দারোয়ানের হাতে দিয়ে আসবে। দেরি কোরো না।

িকতীশের প্রদেশন

मीना, भूरत या थवत्रहो।

#### লীলার প্রবেশ

লীলা। কী খবর।

বাঁশরি। বাঁশরি সরকারের স্থেগ ক্ষিতীশ ভৌমিকের বিবাহ পাক। হয়ে গেল।

লীলা। আঃ, কী বলিস তার ঠিকানা নেই।

বাঁশার। এতদিন পরে একটা ঠিকানা হল।

লীলা। এটা যে আত্মহত্যা!

বাঁশরি। তার পরে প্রনজন্মের প্রথম অধ্যায়।

नीना। भव एट्स प्रःथ এই यে, यांगे छो। छो। कि एमो। प्रांत प्रश्य प्रश्मन।

বাঁশরি। ট্র্যাক্রেডির লম্জা ঘুচবে ঠাট্টার হাসিতে। অশ্রুপাতের চেয়ে অগোরব নেই।

লীলা। আমাদের রাশিচক্র থেকে খসে পড়ল সব চেয়ে উল্জ্বল তারাটি। যদি তার জ্বালা নিবত শোক কর্তুম না। জ্বালা সে সংগ্যে করে নিয়েই চলল অধ্যকারের তলায়।

বাঁশরি। তা হাকে, ডার্ক ্হীট, কালো আগ্নে, কারো চোখে পড়বে না। আমার জনা শোক করিস নে, যে আমার সাথী হতে চলল শোচনীয় সে-ই। এ কী। শংকর আসছে। তুই যা ভাই একট্ আড়ালে।

লিলার প্রস্থান

### **সোমশংকরের প্রবেশ**

সোমশংকর। বাঁশি!

বাঁশরি। তুমি যে!

সোমশংকর। নিমল্রণ করতে এসেছি। জানি অন্যপক্ষ থেকে ডাকে নি তোমাকে। আমার পক্ষ থেকে কোনো সংকোচ নেই।

বাঁশরি। কেন সংকোচ নেই। ওদাসীনা?

সোমশংকর। তোমার কাছ থেকে যা পেয়েছি আর আমি যা দিয়েছি তোমাকে, এ বিবাহে তাকে স্পর্শমাত্র করতে পারবে না, এ তুমি নিশ্চয় জান।

বাঁশরি। তবে বিবাহ করতে যাচ্ছ কেন।

সোমশংকর। সে কথা বুঝতে যদি নাও পার, তবু দয়া কোরো আমাকে।

বাঁশরি। তব্ বলো। ব্রুকতে চেষ্টা করি।

সোমশংকর। কঠিন ব্রত নির্মেছি, একদিন প্রকাশ হবে, আজ থাক্, দর্ঃসাধ্য আমার সংকল্প, ক্রিয়ের যোগ্য। কোনো-এক সংকটের দিনে ব্রথবে সে ব্রত ভালোবাসার চেয়েও বড়ো। তাকে সম্পন্ন করতেই হবে প্রাণ দিয়েও।

বাঁশরি। আমাকে সঙ্গে নিয়ে সম্পন্ন করতে পারতে না?

সোমশংকর। নিজেকে কখনো তুমি ভূল বোঝাও না বাঁশি। তুমি নিশ্চিত জান তোমার কাছে আমি দুর্বল। হয়তো একদিন তোমার ভালোবাসা আমাকে টলিয়ে দিত আমার ব্রত থেকে। যে-দুর্গম পথে সুষমার সংগ্য সন্ন্যাসী আমাকে যাহায় প্রবৃত্ত করেছেন সেখানে ভালোবাসার গতিবিধি বন্ধ।

বাঁশরি। সন্ন্যাসী হয়তো ঠিকই ব্ঝেছেন। তোমার চেয়েও তোমার ব্রতকে আমি বড়ো করে দেখতে পারতুম না। হয়তো সেইখানেই বাধত সংঘাত। আজ পর্যন্ত তোমার ব্রতের সপ্ণেই আমার শত্রতা। তবে এই শত্রর দ্বর্গে কোন্ সাহসে তুমি এলে। একদিন যে-শক্তি আমার মধ্যে দেখেছিলে আজ কিছু কি তার অবশিষ্ট নেই। ভয় করবে না?

সোমশংকর। শক্তি একট্ও কমে নি, তব্ব ভয় করব না।

বাঁশরি। যদি তেমন করে পিছ্ব ডাকি এড়িয়ে যেতে পারবে?

সোমশংকর। কী জানি, না পারতেও পারি।

বাঁশরি। তবে?

সোমশংকর। তোমাকে বিশ্বাস করি। আমার সত্য কখনোই ভাঙা পড়বে না তোমার হাতে। সংকটের মুখে যাবার পথে আমাকে হেয় করতে পারবে না তুমি। নিশ্চিত জান, সত্যভঙ্গ হলে আমি প্রাণ রাখব না। মরব তুষানলে পুড়ে।

বাঁশরি। শংকর, তুমি ক্ষতিরের মতোই ভালোবাসতে পার। শৃথ্যু ভাব দিয়ে নয়, বীর্য দিয়ে। সত্যি করে বলো, আজও কি আমাকে সেদিনের মতোই ততথানিই ভালোবাস।

3 4 1 50

সোমশংকর। ততথানিই।

বাঁশরি। আর কিছুই চাই নে আমি। সুষমাকে নিয়ে পূর্ণ হোক তোমার ব্রত, তাকে ঈর্ষা করব না।

সোমশংকর। একটা কথা বাকি আছে।

वांगात। की वरना।

সোমশংকর। আমার ভালোবাসার কিছু চিহ্ন রেখে যাচ্ছি তোমার কাছে, ফিরিয়ে দিতে পারবে না। (অলংকারের সেই থলি বের করলে)

বাঁশার। ও কী. ও-সব যে তলিয়ে ছিল জলে।

সোমশংকর। ডব দিয়ে আবার তলে এনেছি।

বাঁশরি। মনে করেছিল্ম আমার সব হারিয়েছে। ফিরে পেয়ে অনেকখানি বেশি করে পেল্ম। নিজের হাতে পরিয়ে দাও আমাকে। (সোমশংকর গয়না পরিয়ে দিলে) শক্ত আমার প্রাণ। তোমার কাছেও কোনোদিন কে'দেছি বলে মনে পড়ে না, আজ যদি কাঁদি কিছ্মনে কোরো না। (হাতে মাথা রেখে কালা)

## ভূত্যের প্রবেশ

ভূত্য। রাজাবাহাদ,রের চিঠি।

বাঁশরি। (দাঁড়িয়ে উঠে) শংকর, ও চিঠি আমাকে দাও।

সোমশংকর। না পডেই?

বাঁশরি। হাঁ, না পড়েই।

সোমশংকর। তবে নাও। (বাঁশরি চিঠিটা ছি'ড়ে ফেলল) এখনো একটা কাজ বাকি আছে। এই সিগারেট-কৈস চেয়ে পাঠিয়েছিলে। কেন. ব্রুতে পারি নি।

বাঁশরি। আর-একবার তোমার ঐ পকেটে রাখব বলে, এ আমার দ্বিতীরবারকার দান। সোমশংকর। সম্যাসীবাবা আমাদের বাড়িতে আসবেন এখনি— বিদায় দাও, যাই তাঁর কাছে। বাঁশরি। যাও, জয় হোক সম্যাসীর।

েসামশংকরের প্রস্থান

#### লীলার প্রবেশ

লীলা। কী ভাই—

বাঁশরি। একট্ব বোসো। আর-একখানা চিঠি লেখা বাকি আছে, সেটা তাকে দিতে হবে তোরই হাত দিয়ে। (চিঠি লিখে লীলাকে দিলে) পড়ে দেখ্।

#### दीती

শ্রীমান ক্ষিতীশচন্দ্র ভৌমিক কল্যাণবরেষ্-

তোমার ভাগ্য ভালো, ফাঁড়া কেটে গেল, আমারও বিবাহের আসন্ন আশত্কটো সম্পূর্ণ লোপ করে দিল্ম। 'ভালোবাসার নিলামে' সর্বোচ্চ দরই পেরেছি, তোমার ডাক সে-পর্যন্ত পেণছিত না। অন্য অন্য-কোনো সাম্থনার সনুযোগ উপস্থিতমত যদি না জোটে তবে বই লেখা। আশা করি এবার সত্যের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে। তোমার এই লেখায় বাঁশরির প্রতি দয়া করবার দরকার হবে না। আত্মহত্যায় এক পৈঠে পা বাড়িয়েই সে ফিরে এসেছে।

লীলা। (বাঁশরিকে জড়িয়ে ধরে) আঃ, বাঁচালি ভাই আমাদের স্বাইকে। স্ব্যমার উপর এখন আর তাের রাগ নেই?

বাঁশরি। কেন থাকবে। সে কি আমার চেয়ে জিতেছে। লীলা, দে ভাই সব দরজা খ্বলে, সব আলোগ্বলা জ্বালিয়ে—বাগান থেকে যতগ্বলো ফ্বল পাস নিয়ে আয় সংগ্রহ করে।

লৌলার প্রস্থান

## পরুবদরের প্রবেশ

বাঁশরি। এ কী সন্ন্যাসী, তুমি যে আমার ঘরে?

প্রেন্দর। চলে যাচ্ছি দূরে, হয়তো আর দেখা হবে না।

বার্শার। যাবার বেলায় আমার কথা মনে পড়ল?

পর্বন্দর। তোমার কথা কখনোই ভুলি নি। ভোলবার মতো মেয়ে নও তুমি। নিতাই এ কথা মনে রেখেছি, তোমাকে চাই আমাদের কাজে—দুর্লাভ দুঃসাধ্য তুমি, তাই দুঃখ দিয়েছি।

বাঁশরি। পার নি দ্বঃশ দিতে। মরা কঠিন নয়, পেরেছি তার প্রথম শিক্ষা। কিন্তু তোমাকে একটা শেষকথা বলব সম্যাসী, শোনো। স্ব্যমাকে তুমি ভালোবাস, স্ব্যমা জানে সেই কথা। তোমার ভালোবাসার স্ত্রে গেঁথে রতের হার পরেছে সে গলায়, তার আর ভাবনা কিসের। সত্য কি না বলো।

প্রন্দর। সত্য কি মিথ্যা সে-কথা বলে কোনো ফল নেই, দ্বইই সমান।

বাঁশরি। স্বমার ভাগ্য ভালো কিন্তু সোমশংকরকে কী তুমি দিলে।

প্রকার। সে প্রেষ, সে ক্ষতিয়, সে তপস্বী।

বাঁশরি। হোক প্রৃষ্, হোক ক্ষগ্রিয়, তার তপস্যা অপূর্ণ থাকবে আমি না থাকলে, আবশ্যক আছে আমাকে।

প্রন্দর। বণ্ডিত হবার দঃখই তাকে দেবে শক্তি।

বাঁশরি। কখনোই না, তাতেই পংগ্র করবে তার ব্রত। যে পারে ঐ ক্ষান্তিয়কে শক্তি দিতে এমন কেবল একটি মেয়ে আছে এ-সংসারে।

পুরন্দর। জানি।

বাঁশরি। সে সুষমা নয়।

প্রেন্দর। তাও জানি। কিন্তু ঐ বীরের শক্তি হরণ করতে পারে, এমনও একটি মাত্র মেরে আছে এ-সংসারে।

বাঁশরি। আজ অভয় দিচ্ছে সে। আপন অন্তরের মধ্যে সে আপনি পেয়েছে দীক্ষা। তার বন্ধন ঘ্টেছে, সে আর বাঁধবে না।

পর্বন্দর। তবে আজ থাবার দিনে নিঃসংকোচে তারই হাতে রেখে গেলেম সোমশংকরের দূর্গম পথের পাথেয়।

বাঁশরি। এতদিন আমার যত প্রণাম বাকি ছিল সব একত করে আজ এই দিলেম তোমার পারে। প্রবন্দর। আর আমি দিয়ে গেলেম তোমাকে একটি গান, তোমার কণ্ঠে সেটিকে গ্রহণ করে।।

#### গান

পিনাকেতে লাগে টংকার—
বস্থারর পঞ্জরতলে কম্পন জাগে শৃৎকার।
আকাশেতে ঘোরে ঘ্রণি
স্থির বাঁধ চ্রণি,
বজ্রভীষণ গর্জনেরব প্রলয়ের জয়ডংকার।
ম্বর্গ উঠিছে ক্রন্দি,
স্বর্পরিষদ বন্দী,
তিমিরগহন দ্বংসহ রাতে উঠে শৃংখলঝংকার।
দানবদম্ভ তজি
রুদ্র উঠিল গজি,
লশ্ডভশ্ড লাটিল ধালায় অপ্রভেদী অহংকার।

# শ্রাবণগাথা

প্রকাশ : ১৯৩৪

নটরাজ। মহারাজ, আদেশ করেন যদি, বর্ষার অভ্যর্থনা দিয়ে আজ উৎসবের ভূমিকা করা যাক। রাজা। ভূমিকার কী প্রয়োজন।

নটরাজ। ধ্রোর যে প্রয়োজন গানে। ঐ ধ্রোটাই অঙ্কুরের মতো ছোটো হয়ে দেখা দেয়, তার পরে শাখায় পল্লবে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

রাজা। আচ্ছা, তা হলে বিলম্বে কাজ নেই।

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিণিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে
ঘনগোরবে নবযৌবনা বরষা,
শ্যাম গশ্ভীর সরসা।
গ্রুর গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে,
উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে:
নিখিল চিশ্তহরষা
ঘনগোরবে আসিছে মন্ত বরষা।

কোথা তোরা অয়ি তর্ণী পথিকললনা,
জনপদবধ্ তড়িৎ-চকিত-নয়না,
মালতীমালিনী কোথা প্রিয়পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা।
ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা,
লালত ন্ত্যে বাজ্ক স্বর্ণরসনা,
আনো বীণা মনোহারিকা,
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা।

আনো মৃদপা মুরজ মুরলী মধ্রা,
বাজাও শব্ধ, হুলুরেব করো বধ্রা,
এসেছে বরষা ওগো নব অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়স্থভাগিনী।
কুঞ্জুটীরে অয়ি ভাবাকুললোচনা
ভূজপাতায় নবগীত করো রচনা,
মেঘমল্লার রাগিণী;
এসেছে বরষা ওগো নব অনুরাগিণী।

কেতকীকেশরে কেশপাশ করো স্রভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী,
কদন্বরেণ্ বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।
তালে তালে দ্বটি কৎকণ কনকনিয়া
ভবর্নাশখীরে নাচাও গাণয়া গাণয়া
স্মিতবিকশিত বয়নে,
কদন্বরেণ্ বিছাইয়া ফ্লশয়নে।

এসেছে বরষা, এসেছে নবীন বরষা, গগন ভরিয়া এসেছে ভুবনভরসা, দুলিছে পবনে সনসন বনবীথিকা, গীতময় তর্কাতকা। শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে ধর্নিয়া তলিছে গন্ধমদির বাতাসে শতেক যুগের গাঁতিকা. শত শত গতি-মূর্খারত বনবাথিকা।

নটরাজ। ওগো কর্মালকা, এখন তবে শুরু করো তোমাদের পালা।

রাজা। কী দিয়ে শুরু করবে।

নটরাজ। বনভূমির আত্মনিবেদন দিয়ে।

রাজা। কার কাছে আত্মনিবেদন।

নটরাজ। আকাশপথে যিনি এসেছেন অতিথি— আবিভাব যাঁর অরণ্যের রাসমণ্ডে, পূর্ব-দিগতে উড়েছে যাঁর কেশকলাপ।

সভাকবি। ওহে নটরাজ, আমরা আধুনিক কালের কবি—ফুলকাটা বুলি দিয়ে আমরা কথা কই নে— তুমি যেটা অত করে ঘ্রিয়ে বললে, আমরা সেটাকে সাদা ভাষায় বলে থাকি বাদলা।

নটরাজ। বাদলা নামে রাজপথের ধালোয়, সেটাকে দেয় কাদা ক'রে। বাদলা নামে রাজপ্রহরী-দের পার্গাড়র 'পরে, তার পাকে পাকে জমিয়ে তোলে কফের প্রকোপ। আমি যাঁর কথা বলছি তিনি নামেন ধরণীর প্রাণমন্দিরে, বিরহীর মুম্বেদনার।

রাজা। তোমাদের দেশের লোক কথা জমাতে পারে **ব**টে।

সভাকবি। ওঁদের শব্দ আছে বিস্তর, কিন্তু মহারাজ, অর্থের বড়ো টানাটানি।

নটরাজ। নইলে রাজন্বারে আসব কোন্ দ্বংখে। এইবার শ্বর্ করো।

বাকি আমি রাখব না কিছুই।

তোমার চলার পথে পথে ছেয়ে দেব ভ'ই।

মোহন, ভোমার উত্তরীয় खङ्गा

গন্ধে আমার ভরে নিয়ো.

উজাড় করে দেব পায়ে বকুল বেলা জুই। প্রব-সাগর পার হয়ে যে এলে পথিক তুমি,

সকল দেব অতিথিরে আমি বনভূমি।

আমার

কুলায়-ভরা রয়েছে গান, আমার সব তোমারেই করেছি দান,

দেবার কাঙাল করে আমায় চরণ যথন ছুই।

রাজা। দেখলমে, শ্বনল্ম, লাগল ভালো, কিন্তু ব্বে-পড়ে নিতে গেলে প্র্থির দরকার। আছে পঃথি?

নটরাজ। এই নাও, মহারাজ।

রাজা। তোমাদের অক্ষরের ছাঁদটা স্কুর, কিল্তু বোঝা শক্ত। এ কি চীনা অক্ষরে লেখা নাকি।

নটরাজ। বলতে পারেন আঁচনা অক্ষরে।

রাজা। কিন্তু, রচনা যার সে গেল কোথায়।

নটরাজ। সে পালিয়েছে।

রাজা। পরিহাস বলে ঠেকছে। পালাবার তাৎপর্য কী।

নটরাজ। পাছে এখানকার বৃদ্ধিমানরা বলেন, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আরো দৃঃখের বিষয়— यीं किছ, ना वल दां करत थारकन।

সভাকবি। এ তো বড়ো কোতুক! পাঁজিতে লিখছে প্রিমা, এ দিকে চাঁদ মেরেছেন দৌড়, পাছে কেউ বলে বসে তাঁর আলোটা ঝাপসা।

নটরাজ। বিশ্বল্যকরণীটারই দরকার, গশ্ধমাদনটা বাদ দিলেও চলে। না-ই রইলেন কবি, গানগন্বো রইল।

সভাকবি। একটা ভাবনার বিষয় রয়ে গেল। গানে স্বয়ং কবিই স্বর বসিয়েছেন নাকি। নটরাজ। তা নয় তো কী। ফুলে যিনি দিয়েছেন রঙ তিনিই লাগিয়েছেন গন্ধ।

সভাকবি। সর্বনাশ! নিজের অধিকারে পেয়ে এবার দেবেন রাগিণীর মাথা হেণ্ট ক'রে। বাণীকে উপরে চড়িয়ে দিয়ে বীগার ঘটাবেন অপমান।

নটরাজ। অপমান ঘটানো একে বলে না, এ পরিণয় ঘটানো। রাগিণী যতদিন অন্টো ততদিন তিনি স্বতন্ত্র। কাব্যের সংগ্যা বিবাহ হলেই তিনি কবিছের ছায়েবান্গতা। সক্তপদীগমনের সময় কাব্যই যদি রাগিণীর পিছন পিছন চলে, সেটাকে বলব ক্রৈণের লক্ষণ। সেটা তোমাদের গোড়ীয় পারিবারিক রীতি হতে পারে, কিন্তু রসরাজ্যের রীতি নয়।

রাজা। ওহে কবি. কথাটা বোধ হচ্ছে যেন তোমাকেই লক্ষ্য করে! ঘরের খবর জানলে কী করে। সভাকবি। জনশুনুতির 'পরে ভার, বানানো কথায় লোকরঞ্জন করা।

রাজা। জনশ্রতিকে তা হলে কবি আখ্যা দিলে হয়। অলমতিবিস্তরেণ। যথারীতি কাজ আরম্ভ করো।

সভাকবি। আমরা সহ্য করব ওঁদের স্বরবর্ষণ, মহাবীর ভীম্মের মতো।

নটরাজ। ধরণীর তপস্যা সার্থক হয়েছে, প্রণতি। রুদ্র আজ বন্ধ্রর্প ধরেছেন, তাঁর তৃতীয় নেত্রের জলদণিন দ্িটকে আছেল্ল করেছে শ্যমল জটাভার—প্রসন্ন তাঁর মুখ। প্রথমে সেই বন্ধ্ব-দর্শনের আনন্দকে আজ মুখরিত করো।

তপের তাপের বাঁধন কাট্বক রসের বর্ষণে।
হনর আমার, শ্যামল ব'ধ্র কর্ণ স্পর্শ নে।
অঝোর-ঝরন প্রাবশজলে
তিমিরমেদ্র বনাগুলে
ফ্ট্রক সোনার কদম্বফ্ল নিবিড় হর্ষণে।
ভর্ক গগন, ভর্ক কানন, ভর্ক নিখিল ধরা,
দেখ্রক ভূবন মিলনস্বপন মধ্র বেদনা-ভরা।
পরান-ভরানো ঘনছায়াজাল
বাহির আকাশ কর্ক আড়াল,
নয়ন ভূল্ক, বিজন্লি ঝলাক পরম দর্শনে।

নমো নমো নমো কর্ণাঘন নমো হে।
নর্নাস্নাধ অম্তাঞ্জনপরশে,
জীবন প্রণ স্থারসবর্ষে,
তব দশনিধনসাথকি মন হে,
অক্পণবর্ষণ কর্ণাঘন হে।
নমো হে নমো হে।

সভাকবি। নটরাজ, মহারানী-মাতার কল্যাণে সেদিন রাজবাড়ি থেকে কিছা ভোজ্যপানীয় সংগ্রহ করে নিয়ে আসছিলেম গ্হিণীর ভাশ্ডার-অভিমাখে। মধ্যপথে বাহনটা পড়ল উচ্ট খেয়ে, রঙ।১০ক

ছড়িয়ে পড়ল মোদক মিষ্টাল্ল পথের পাঁকে, গড়িয়ে পড়ল পায়সাল্ল ভাঙা হাঁড়ি থেকে নালার মধ্যে। তখন মুফলধারে বর্ষণ হচ্ছে— নৈবেদ্যটা শ্রাবণ স্বয়ং নিয়ে গেলেন ভাসিয়ে। তোমাদের এই প্রণামটাও দেখি সেইরকম। খুবই ছড়িয়েছ বটে, কিন্তু পেছিল কোথায় ভেবে পাচ্ছি নে।

নটরাজ। কবিবর, আমাদের প্রণামের রস তোমার হাঁড়িভাঙা পারেসের রস নয়— ওকে নষ্ট করতে গারবে না কোনো পাঁকের অপদেবতা; স্বরের পারে রইল ও চিরকালের মতো, চিরকালের শ্যামল ব'ধ্ব ভোগে বর্ষে ওর অক্ষয় উৎসর্গ।

রাজা। কিছ্ম মনে কোরো না নটরাজ, আমাদের সভাকবি দ্বংসহ আধ্বনিক। হাঁড়িভাঙা পারেসের রস পাঁকে গড়ালে উনি সেটাকে নিয়ে চৌরপঞ্চশতক রচনা করতে পারেন, কিন্তু তৃশ্তি পান না সেই রসে বার সংশ্যে না আছে জঠরের যোগ, না আছে ভাণ্ডারের। তোমার কাজ অসংকোচে করে যাও, এখানে অন্য শ্রোতাও আছে।

নটরাজ। বনমালিনী, এবার তবে বর্ষাধারাস্নানের আমল্রণ ঘোষণা করে দাও ন্প্রের ঝংকারে, ন্ত্যের হিস্তোলে। চেয়ে দেখো, শ্রাবণঘনশ্যামলার সিস্ত বেণীবন্ধন দিগদেত স্থালিত, তার ছায়াবসনাঞ্চল প্রসারিত ঐ তমালতালীবনশ্রেণীর শিখরে শিখরে।

এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে,
এসো করো সনান নবধারাজলে।
দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ,
পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ—
কাজল নয়নে, য্থীমালা গলে,
এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে।
আজি খনে খনে হাসিখানি সখী,
অধরে নয়নে উঠ্ক চমকি।
মল্লারগানে তব মধ্সবরে
দিক বাণী আনি বনমম্ব্রে—
ঘন বরিষনে জলকলকলে
এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে।

রাজা। উত্তম। কিল্তু চাণ্ডল্য যেন কিছ্ম বেশি, বর্ষাঋতু তো বসন্ত নয়। নটরাজ। তা হলে ভিতরে তাকিয়ে দেখনে। সেখানে পালক জেগেছে, সে পালক গভীর, সে প্রশান্ত।

সভাকবি। ঐ তো মুশকিল। ভিতরের দিকে? ও দিকটাতে বাঁধা রাস্তা নেই তো।
নটরাজ। পথ পাওয়া যাবে স্বরের স্রোতে। অন্তরাকাশে সজল হাওয়া মুখর হয়ে উঠল।
বিরহের দীর্ঘনিশ্বাস উঠেছে সেখানে—কার বিরহ জানা নেই। ওগো গীতর্রাসকা, বিশ্ববেদনার
সংগে হদয়ের রাগিণীর মিল করো।

ঝরে ঝর ঝর ভাদর-বাদর,
বিরহকাতর শর্বরী।
ফিরিছে এ কোন্ অসীম রোদন
কানন কানন মর্মারি।
আমার প্রাণের রাগিণী আজি এ
গগনে গগনে উঠিল বাজিয়ে।
হদয় এ কী রে ব্যাপিল তিমিরে
সমীরে সমীরে সমীরে স্পরি।

রাজা। কীবল হে. কীমনে হচ্ছে তোমার।

সভাকবি। সত্য কথা বলি, মহারাজ। অনেক কবিত্ব করেছি, অমর্শতক পেরিয়ে শান্তি-শতকে পেশছবার বয়স হয়ে এল— কিন্তু এই যে এ'রা অশরীরী বিরহের কথা বলেন যা নিরবলম্ব, এটা কেমন যেন প্রেতলোকের ব্যাপার বলে মনে হয়।

রাজা। শ্নলে তো, নটরাজ! একট্ন মিলনের আভাস লাগাও, অন্তত দ্রে থেকে আশা পাওয়া যায় এমন আয়োজন করতে দোষ কী।

সভাকবি। ঠিক বলেছেন, মহারাজ। পাত পেড়ে বসলে ওঁদের মতে যদি কবিছবির্দ্ধ হয়, অন্তত রামাঘর থেকে গশ্ধটা বাতাসে মেলে দিতে দোষ কী।

নটরাজ। বরমপি বিরহো ন সংগমসতস্যা। পেটভরা মিলনে সত্ত্বর চাপা পড়ে, একট্র ক্ষত্বা বাকি রাখা চাই, কবিরাজরা এমন কথা বলে থাকেন। আচ্ছা, তবে মিলনতরীর সারিগান বিরহবন্যার ও পার থেকে আসত্ত্বক সজল হাওয়ায়।

ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে
বাদল-বাত্যস মাতে মালতীর গন্ধে।
উৎসবসভা-মাঝে গ্রাবণের বীণা বাজে,
শিহরে শ্যামল মাটি প্রাণের আনন্দে।
দুই ক্ল আকুলিয়া অধীর বিভগ্গে
নাচন উঠিল জেগে নদীর তরঙ্গে।
কাপিছে বনের হিয়া বরষনে মুখ্রিয়া,
বিজলি ঝলিয়া উঠে নবঘনমন্দ্র।

রাজা। এ গানটাতে একট্র উৎসাহ আছে। দেখছি, তোমার মৃদপ্যওয়ালার হাত দুটো অস্থির হয়ে উঠেছে—ওকে একট্র কাজ দাও।

নটরাজ। এবার তা হলে একটা অশ্রুত গীতচ্ছন্দের মূর্তি দেখা যাক।
সভাকবি। শুনলেন ভাষাটা! অশ্রুত গীত। নিরন্ন ভোজের আয়োজন!
রাজা। দোষ দিয়ো না, যাদের যেমন রীতি। তোমাদের নিমন্ত্রণে আমিষের প্রাচুর্য।
সভাকবি। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ, আমরা আধ্নিক, আমিষলোল্প।
নটরাজ। শ্যামলিয়া, দেহভাগের নিঃশব্দ গানের জন্যে অপেক্ষা করছি।

#### ·ПБ

রাজা। অতি উত্তম। শ্নাকে পূর্ণ করেছ তুমি। এই নাও প্রস্কার। নটরাজ, তোমাদের পালাগানে একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখেছি, এতে বিরহের অংশটাই যেন বেশি। তাতে ওজন ঠিক থাকে না।

নটরাজ। মহারাজ, রসের ওজন আয়তনে নয়। সমস্ত গাছ এক দিকে, একটিমার ফ্ল এক দিকে—তাতেও ওজন থাকে। অসীম অন্ধকার এক দিকে, একটি তারা এক দিকে—তাতেও ওজনের ভূল হয় না। বিরহের সরোবর হোক-না অক্ল, তারই মধ্যে একটিমার মিলনের পদমই যথেন্ট।

সভাকবি। এ'দের দেশের লোক বাচালের সেরা, কথায় পেরে উঠবেন না। আমি বলি সন্ধি করা যাক—ক্ষণকালের জন্য মিলনও ক্ষান্ত দিক, বিরহও চুপ মেরে থাক্। প্রাবণ তো মেয়ে নয় মহারাজ, সে প্রবৃষ, ওঁর গানে সেই প্রবৃষের মূর্তি দেখিয়ে দিন-না।

নটরাজ। ভালো বলেছ, কবি। তবে এসো উগ্রসেন, উন্মন্তকে বাঁধো কঠিন ছন্দে, বস্তুকে মঞ্জীর ক'রে নাচুক ভৈরবের অন্চর।

হদরে মন্দ্রিল ডমর্ গ্রেগ্রের্, ঘন মেঘের ভূর্ কুটিল কুণ্ডিত। হল রোমাণ্ডিত বনবনান্তর, দর্শিল চণ্ডল বক্ষোহিন্দোলে মিলনস্বশেন সে কোন্ অতিথি রে! সঘনবর্ষণ-শব্দ-মুখরিত বন্ধ্রসচ্চিত চস্ত শর্বরী, মালতীবল্লরী কাঁপায় পল্লব কর্ণ কল্লোলে, কানন শঙ্কিত বিল্লিঝংকৃত।

রাজা। এই তো নৃত্য! কঠিনের বক্ষশ্লাবী আনন্দের নিঝরি। এ তো মন ভোলাবার নয়, এ মন দোলাবার।

সভাকবি। কিন্তু এই দ্বৰ্দম আবেগ বেশিক্ষণ সইবে না। ঐ দেখ্বন, আপনার পারিষদের দল নেপথোর দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে। কড়াভোগ ওদের গলা দিয়ে নামে না, একট্ব মিঠ্য়া চাই। রাজা। নটরাজ, শ্বনলে তো। অতএব কিণিও মিণ্টাশ্রমিতরেজনাঃ।

নটরাজ। প্রস্তৃত আছি। তা হলে শ্রাবণপ**্রণিমার ল**্কোচুরির কথাটা ফাঁস করে দেওয়া যাক।

ওগো শ্রাবণের প্রিণিমা আমার
আজি রইলে আড়ালে।
স্বপনের আবরণে লাকিয়ে দাঁড়ালে।
আপনারি মনে জানি নে একেলা
হদর-আঙিনার করিছ কী খেলা,
তুমি আপনার খংজে কি ফের
কি তুমি আপনার হারালে।
এ কি মনে রাখা, এ কি ভূলে যাওয়া,
এ কি প্রোতে ভাসা, এ কি ক্লে বাওয়া।
কভু বা নয়ানে কভু বা পরানে
কর' লাকোচুরি কেন-যে কে জানে,
কভু বা ছায়ায় কভু বা আলোয়
কোন্ দোলায়-যে নাড়ালে।

রাজা। ব্রুবতে পারলাম না এর মনোরঞ্জন হল কি না। সে অসাধ্য চেণ্টায় প্রয়োজন নেই। আমার অনুরোধ এই, রসের ধারাবর্ষণ যথেন্ট হয়েছে, এখন রসের ঝোড়ো হাওয়া লাগিয়ে দাও। নটরাজ। মহারাজ, আপনার সংশ্য আমারও মনের ভাব মিলছে। এবার শ্লাবণের ভেরীধর্নি শোনা যাক। স্কৃতকে জাগিয়ে তুলুক, চেতিয়ে তুলুক অন্যমনাকে।

ওরে ঝড় নেমে আয়, আয় রে আমার শ্কনো পাতার ডালে—
এই বরষায় নবশ্যমের আগমনের কালে।
যা উদাসীন, যা প্রাণহীন, যা আনন্দহারা
চরম রাতের অশ্র্ধারায় আজ হয়ে যাক সারা—
যাবার যাহা যাক সে চলো রুদ্রনাচের তালো।

আসন আমার পাততে হবে রিন্ত প্রাণের ঘরে,
নবীন বসন পরতে হবে সিন্ত ব্বের 'পরে।
নদীর জলে বান ডেকেছে, ক্ল গেল তার ভেসে,
য্থীবনের গণ্ধবাণী ছন্টল নির্দেশশে—
পরান আমার জাগল ব্বিধ মরণ-অন্তরালে।

রাজা। আমার সভাকবিকে বিমর্ষ করে দিয়েছ। তোমাদের এই গানে গানকে ছাড়িয়ে গানের কবিকে দেখা যাচ্ছে বেশি, ঐখানে ইনি দেখছেন ওঁর প্রতিম্বন্দরীকে। মনে মনে তর্ক করছেন, কীক'রে আধ্বনিক ভাষায় এর খ্ব একটা কর্কশ জবাব দেওয়া যায়। আমি বিল—কাজ নেই, একটা সাদা ভাবের গান সাদা সারে ধরো, যদি সম্ভব হয় ওঁর মনটা সাম্ব হোক।

নটরাজ। মহারাজের আদেশ পালন করব। আমাদের ভাষায় যতটা সম্ভব সহজ করেই প্রকাশ করব, কিন্তু যত্নেকৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্রদোষঃ। সকর্ণা, এই বারিপতনশব্দের সঙ্গে মিলিয়ে বিচ্ছেদের আশংকাকে স্বরের যোগে মধ্র করে তোলো।

ভেবেছিলেম আসবে ফিরে, ফাগ্রন-শেষে দিলেম বিদায়। তাই যখন গোলে তখন ভাসি নয়ননীরে. প্রাবণদিনে মরি দিবধায়। এখন বাদল-সাঁঝের অন্ধকারে আপনি কাঁদাই আপনারে. ঝরো ঝরো বারিধারে একা ভাবি কী ডাকে ফিরাব তোমায়। যখন থাক আঁখির কাছে তখন দেখি ভিতর বাহির সব ভ'রে আছে। সেই ভরা দিনের ভরসাতে চাই বিরহের ভয় ঘোচাতে. তোমা-হারা বিজন রাতে 'হারাই হারাই' বাজে হিয়ায়। কেবল

সভাকবি। নটরাজ, আমার ধারণা ছিল বসন্ত ঋতুরই ধাতটা বায়্প্রধান—সেই বায়্র প্রকোপেই বিরহমিলনের প্রলাপটা প্রবল হয়ে ওঠে। কফপ্রধান ধাত বর্ষার—কিন্তু তোমার পালায় তাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছ। রক্ত হয়েছে তার চঞ্চল। তা হলে বর্ষায় বসন্তে প্রভেদটা কী।

নটরাজ। সোজা কথায় ব্বিয়ে দেব— বসন্তের পাখি গান করে, বর্ষার পাখি উড়ে চলে। সভাকবি। তোমাদের দেশে এইটেকেই সোজা কথা বলে! আমাদের প্রতি কিছ্ব দয়া থাকে যদি কথাটা আরো সোজা করতে হবে।

নটরাজ। বসন্তে কোকিল ডালপালার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে বনচ্ছায়াকে সকর্ণ করে তোলে— আর বর্ষায় বলাকাই বল, হংসপ্রেণীই বল, উধাও হয়ে মৃত্তু পথে চলে শ্নেড— কৈলাসশিখর থেকে বেরিয়ে পড়ে অক্ল সম্দ্রতটের দিকে। ভাবনার এই দুই জাত আছে। মৃথের তর্ক ছেড়ে স্বরের ব্যাখ্যা ধরা যাক। প্রবিকা, ধরো গান।

> মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে বকের পাঁতি; ওরা ঘরছাড়া মোর মনের কথা যায় ব্রিঝ ওই গাঁথি গাঁথি।

স্দ্রের বাঁশির স্বরে
কে ওদের হদয় হরে,
দ্রাশার দ্বাশার দ্বাহাসে উদাস করে;
উধাও হাওয়ার পাগলামিতে পাখা ওদের ওঠে মাতি।
ওদের ঘ্নম ছ্টেছে, ভয় ট্টেছে একেবারে;
অলক্ষেতে লক্ষ্য ওদের, পিছন পানে তাকায় না রে।
যে বাসা ছিল জানা,
সে ওদের দিল হানা,
না জানার পথে ওদের নাই রে মানা;
ওরা দিনের শেষে দেখেছে কোন্ মনোহরণ আঁধার রাতি।

নটরাজ। আপনার ঐ সভাকবির মুখখানা কিছ্কেণ বন্ধ রাখ্ন। ওঁর গোম্খীবিনিঃস্ত বাক্যনির্বর এ দেশের কঠোর শিলাখন্ডের উপর পাক খেয়ে বেড়াক। আমরা এনেছি স্বরলোকের ধারা— আলোকের সভাপ্রাঞ্গণ ধ্য়ে দিতে হবে। কাজ শেষ হলেই বিদায় নেব।

রাজা। আচ্ছা নটরাজ, তোমার পথের উপদূবকে নিরুত রাখব। পাল তুলে চলে যাও। নটরাজ। মঞ্জালা, তা হলে হাওয়াটা শোধন করে নিয়ে আর-একবার আবাহন গান ধরে।।

> তৃকার শান্তি, স্কুমরকান্তি, তুমি এলে নিখিলের সম্তাপভঞ্জন। আঁকো ধরাবক্ষে দিক্বধ্চক্ষে স্শীতল স্কোমল শ্যামরসরঞ্জন। এলে বীর, ছন্দে— তব কটিবল্ধে বিদ্যাৎ-অসিলতা বেজে ওঠে ঝঞ্জন। তব উত্তরীয়ে ছায়া দিলে ভরিয়ে তমালবন শিখরে নবনীল-অঞ্জন। ঝিলির মন্দ্রে মালতীর গদেধ মিলাইলে চণ্ডল মধ্করগর্জন। ন্তোর ভগো এলে নবরখেগ, সচকিত পল্লবে নাচে যেন খঞ্জন।

রাজা। ওহে নটরাজ, সভাকবির মুখে আর শব্দমাত্র নেই। এর চেয়ে বড়ো সাধ্বাদ আর আশা কোরো না।

সভাকবি। আছে মহারাজ, আছে, বলবার বিষয় আছে—হঠাৎ মুখ বন্ধ করে দেবেন না। রাজা। আছো, বলো। সভাকবি। আমি আধ্নিক বটে, কিন্তু নাচ সম্বন্ধে আমি প্রাচীনপন্থী। রাজা। কী বলতে চাও। সভাকবি। নৃত্যকলায় দোষ আছে, ওটাকে হেয় করে রাথাই শ্রেয়।

রাজা। কাব্যে কোথাও কোনো দোষ সম্ভব নয় ব্রিঝ! কত কালিদাস এবং অকালিদাস দেখা গেল, ওঁদের শেলাকগুলোর মধ্যে পাঁক বাঁচিয়ে চলা দায় যে।

সভাকবি। কাব্য বলন্ন, গীতকলা বলনে, ওরা অভিজাতশ্রেণীয়, ওদের দোষকেও শিরোধার্য করতে হয়। কিন্তু ঐ নৃত্যকলার আভিজাত্য নেই, গৌড়দেশের রাহ্মণরা ওকে অনাচরণীয়া ব'লে থাকেন।

নটরাজ। কবিবর তোমার গোড়দেশের স্চনা হবার বহু প্রের্ব যথন আদিদেবের আহ্বানে স্থি-উৎসব জাগল তথন তার প্রথম আরম্ভ হল আকাশে আকাশে বহিমালার নৃত্যে। স্থাচিদেরের নৃত্য আজও বিরাম পেল না, বড়্খতুর নৃত্য আজও চলেছে প্**থিবী প্রদক্ষিণ** করে। স্রলোকে আলোক-অন্ধকারের যুগলন্ত্য, নরলোকে অপ্রান্ত নৃত্য জন্মমৃত্যুর, সৃষ্টির আদিম ভাষাই এই নৃত্য, তার অন্তিমেও উন্মন্ত হয়ে উঠবে এই নৃত্যের ভাষাতেই প্রলয়ের অন্নিন্টিনী। মানুষের অশে অপো স্বর্গের আনন্দকে তর্গিগত করবার ভার নিরেছি আমরাই; তোমাদের মোহাচ্ছন্ম চোখে নির্মল দৃষ্টি জাগাব নইলে বৃথা আমাদের সাধনা।

মম চিন্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ।
তারি সঙ্গে কী মূদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ।
হাসিকায়া হীরা পালা দোলে ভালে;
কাঁপে ছন্দে ভালো মন্দ তালে তালে;
নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ।
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ—
দিবারাহি নাচে মৃত্যু, নাচে বন্ধ;
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
ভাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ।

রাজা। এর ডপরে আর কথা চলে না। এখন আমার একটা অনুরোধ আছে। আমি ভালোবাসি কড়া পাকের রস। বর্ষার সবটাই তো কারা নয়, ওতে আছে ঐরাবতের গর্জন, আছে উক্তৈঃশ্রবার দেড়ি।

নটরাজ। আছে বৈকি। এসো তবে বিদ্যুক্ষয়ী, শ্রাবণ যে স্বয়ং বজ্রপাণি মহেশ্রের সভাসদ্, নুত্যে সুরে তোমরা তার প্রমাণ করে দাও।

দেখা না-দেখায় মেশা হৈ বিদাংগোতা,
কাঁপাও ঝড়ের বুকে এ কী ব্যাকুলতা।
গগনে সে ঘ্রে ঘ্রে খোঁজে কাছে, খোঁজে দ্রে;
সহসা কী হাসি হাসো, নাহি কহ কথা।
আঁধার ঘনায় শ্নো; নাহি জানে নাম,
কী রুদ্র সন্ধানে সিন্ধ্র দ্বলিছে দ্বর্দাম।
অরণ্য হতাশ প্রাণে আকাশে ললাট হানে;
দিকে দিকে কে'দে ফিরে কী দুঃসহ ব্যথা।

নটরাজ। ওহে ওস্তাদ, তোমার গানের পিছনে পিছনে ঐ বে দলে দলে মেঘ এসে জটেল।

গরজত বরখত চমকত বিজন্মী। দন্ই পক্ষের পাল্লা চলন্ক। সন্ত্রে তালে কথায়, আর মেঘে বিদ্যুতে ঝড়ে।

পথিক মেঘের দল জোটে ওই শ্রাবণগগন-অভ্যানে।
মন রে আমার, উধাও হয়ে নির্দেশের সভগ নে।
দিক্-হারানো দ্বঃসাহসে সকল বাঁধন পড়াক খসে;
কিসের বাধা ঘরের কোণে শাসনসীমালভ্যানে।
বেদনা তোর বিজালশিখা জালাক অভতার,
সর্বনাশের করিস সাধন বজ্রমাতরে।
অজানাতে করবি গাহন, ঝড় সে হবে পথের বাহন;
শেষ ক'রে দিস আপ্নারে তুই প্রলয়রাতের ক্রন্দনে।

সভাকবি। ঐ রে! ঘ্ররে ফিরে আবার এসে পড়ল—সেই অজানা, সেই নির্দেশের পিছনে-ছোটা পাগলামি।

নটরাজ। উজ্জায়িনীর সভাকবিরও ছিল ঐ পাগলামি। মেঘ দেখলেই তাঁকেও পেয়ে বসত অকারণ উৎকণ্ঠা; তিনি বলেছেন, মেঘালোকে ভবতি স্বিখনোহপ্যনাথাব্তি চেতঃ— এখানকার সভাকবি কি তার প্রতিবাদ করবেন।

সভাকবি। এত বড়ো সাহস নেই আমার। কালিদাসকে নমস্কার ক'রে বথাসাধ্য চেণ্টা করব মেঘ-দেখা হাহ্মতাশটাকে মনে আনতে।

নটরাজ। আচ্ছা, তবে থাক্ কিছ্কেল হাহ্বতাশ, এখন অন্য কথা পাড়া যাক। মহারাজ, সব চেয়ে যারা ছোটো, উৎসবে সব চেয়ে সত্য তাদেরই বাণী। বড়ো বড়ো শাল তাল তমালের কথাই কবিরা বড়ো করে বলেন—যে কচিপাতাগর্কা বন জন্ড়ে কোলাহল করে তাদের জন্যে স্থান রাখেন অপ্পই।

রাজা। সত্য বলেছ, নটরাজ। ক্রিয়াকর্মের দিনে পাড়ার বুড়ো বুড়ো কর্তারা ভাঙা গলায় হাঁকডাক করে, কিন্তু উৎসব জমে ওঠে শিশ্বদের কলরবে।

নটরাজ। ঐ কথাটাই বলতে যাচ্ছিল্ম। কিশলয়িনী, এসো তুমি শ্রাবণের আসরে।

ওরা অকারণে চণ্ডল;

ডালে ডালে দোলে বার্ হিল্লোলে

নব পল্লবদল।

বাতাসে বাতাসে প্রাণভরা বাণী

শ্নিতে পেরেছে কখন কী জানি,

মর্মর্রতানে দিকে দিকে আনে কৈশোর-কোলাহল।

ওরা কান পেতে শোনে গগনে গগনে মেঘে মেঘে কানাকানি,

বনে বনে জানাজানি।

ওরা প্রাণ-ঝরনার উচ্ছল ধার

ঝরিয়া ঝরিয়া বহে অনিবার,

চিরতাপসিনী ধরণীর ওরা শ্যামশিখা হোমানল।

রাজা। সাধ**্ সাধ্! কিন্তু নট**রাজ, এ হল ললিত চাঞ্চল্য—এবার একটা দ্বেলিত চাঞ্চল্য দেখিয়ে দাও।

নটরাজ। এমন চাঞ্চল্য আছে যাতে বাঁধন শস্তু করে, আবার এমন আছে যাতে শিকল ছে'ড়ে। সেই ম্বির উদ্বেশ আছে শ্রাবণের অশ্তরে। এসো তো বিজবলি, এসো বিপাশা। হা রে, রে রে, রে রে, আমায় ছেড়ে দে রে, দে রে—
যেমন ছাড়া বনের পাখি মনের আনদে রে।
ঘন প্রাবণধারা যেমন বাঁধন-হারা,
বাদল বাতাস যেমন ডাকাত আকাশ লুটে ফেরে।
হা রে, রে রে, রে রে, আমায় রাখবে ধ'রে কে রে—
দাবানলের নাচন যেমন সকল কানন ঘেরে,
বন্ধু যেমন বেগে গর্জে ঝড়ের মেঘে,
আইহাস্যে সকল বিঘা- বাধার বক্ষ চেরে।

সভাকবি। মহারাজ, আমাদের দুর্বল রুচি, ক্ষীণ আমাদের পরিপাকশন্তি। আমাদের প্রতি দয়ামায়া রাথবেন। জানেন তো, রাক্ষাণা মধ্রপ্রিপ্রাঃ। রুদ্ররস রাজন্যদেরই মানায়। নটরাজ। আচ্ছা, তবে শোনো। কিন্তু বলে রাথছি, রস জোগান দিলেই যে রস ভোগ করা যায় তা নয়, নিজের অন্তরে রসরাজের দয়া থাকা চাই।

মম মন-উপবনে চলে অভিসারে আঁধার রাতে বিরহিণী রক্তে তারি ন্পুর বাজে রিনি রিনি।
দ্বা দ্বা করে হিয়া,
মেঘ উঠে গর্রজিয়া,
ঝিল্লি ঝনকে ঝিনি ঝিনি।
মম মন-উপবনে ঝরে বারিধারা,
গগনে নাহি শশী তারা।
বিজ্বলির চমকনে
মিলে আলো খনে খনে,
খনে খনে পথ ভোলে উদাসিনী।

নটরাজ। অরণ্য আজ গীতহীন, বর্ষাধারায় নেচে চলেছে জলস্রোত বনের প্রাশ্গণে— যম্না, তোমরা তারই প্রচ্ছার স্বরের নৃত্য দেখিয়ে দাও মহারাজকে।

নাচ

রাজা। তোমার পালা বোধ হচ্ছে শেষের দিকে পেশছল—এইবার গভীরে নামো যেখানে শানিত, যেখানে দতব্ধতা, যেখানে জীবনমরণের সন্মিলন। নটরাজ। আমারও মন তাই বলছে।

বক্সে তোমার বাজে বাঁশি সে কি সহজ গান।
সেই স্বরেতে জাগব আমি, দাও মোরে সেই কান।
ভূলব না আর সহজেতে. সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে
মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে যে অন্তহনীন প্রাণ।
সে ঝড় যেন সই আনন্দে চিন্তবীণার তারে,
সম্তসিন্ধ্ দিক্-দিগন্ত জাগাও যে ঝংকারে।
আরাম হতে ছিল্ল ক'রে সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায় শান্ত স্মহান।

নটরাজ। মহারাজ, রাত্রি অবসানপ্রায়। গানে আপনার অভিনিবেশ কি ক্লান্ত হয়ে এল। রাজা। কী বলো, নটরাজ! মন আঁভষিত্ত হতে সময় লাগে। অন্তরে এখন রস প্রবেশ করেছে। আমার সভাকবির বিরস মুখ দেখে আমার মনের ভাব অনুমান কোরো না। প্রহর গণনা ক'রে আনন্দের সীমানির্ণয়! এ কেমন কথা!

সভাকবি। মহারাজ, দেশকালপাত্রের মধ্যে দেশও অসীম, কালও অসীম, কিল্কু আপনার পাত্রদের ধৈর্যের সীমা আছে। তোরণান্বার থেকে চতুর্থ প্রহরের ঘণ্টা বাজল, এখন সভাভঙ্গ করলে সেটা নিশ্দনীয় হবে না।

রাজা। কিন্তু তৎপূর্বে উষাসমাগমের একটা অভিনন্দন-গান হোক। নইলে ভদুরীতিবির্ম্ধ হবে। যে-অস্তগমন নব অভ্যুদয়ের আশ্বাস না রেখেই যায় সে তো প্রলয়সন্ধা।

নটরাজ। এ কথা সত্য। তবে এসো অর্বাণকা, জাগাও প্রভাতের আগমনী। বিশ্ববেদীতে প্রাবণের রসদান্যজ্ঞ সমাধা হল। প্রাবণ তার কমন্ডলা নিঃশেষ করে দিয়ে বিদায়ের মূথে দাঁড়িয়েছে। শরতের প্রথম উষার স্পর্শমণি লেগেছে আকাশে।

দেখো দেখো, শ্কতারা আঁখি মেলি চায়
প্রভাতের কিনারায়।

ডাক দিরেছে রে শিউলি ফ্লোরে—
আর আর আর ।

ও যে কার লাগি জন্মলে দীপ,
কার ললাটে পরায় টিপ,
ও যে কার আগমনী গায়—
আর আর আর ।
জাগো জাগো সখী,
কাহার আশার অকাশ উঠিল প্লেকি।
মালতীর বনে বনে
ওই শোনো ক্ষণে ক্ষণে
কহিছে শিশিরবায়—
আয় আয় আয় ।

নটরাজ। মহারাজ, শরং শ্বারের কাছে এসে পে<sup>4</sup>চেছে. এইবার বিদায়গান। রসলোক থেকে আপনার সভাকবি ম<sub>ন</sub>ত্তি পেলেন বস্তুলোকে। সভাকবি। অর্থাং, অপদার্থ থেকে পদার্থে।

বাদলধারা হল সারা, বাজে বিদায়-স্বর।
গানের পালা শেষ করে দে, যাবি অনেক দ্র।
ছাড়ল থেয়া ও পার হতে ভাদ্রদিনের ভরা স্রোতে,
দ্লছে তরী নদীর পথে তরজাবন্ধরে।
কদমকেশর ঢেকেছে আজ বনপথের ধ্লি,
মৌমাছিরা কেয়াবনের পথ গিয়েছে ভূলি।
অরণ্যে আজ সতক্ষ হাওয়া, আকাশ আজি শিশির ছাওয়া,
আলোতে আজ স্মৃতির আভাস বৃষ্টির বিন্দুর।

# নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা

প্রকাশ : ১৯৩৬

১৮৯২ সালে প্রকাশিত 'চিত্রাজ্যদা'র পরিবর্তিত রূপ 'নৃত্যনাট্য চিত্রাজ্যদা' ১৯৩৬ সালে কলিকাতায় অভিনয় উপলক্ষে পর্নিতকাকারে প্রকাশিত এবং ১৩৪৪ ফাল্যনে প্রনম্নিত হয়। ১৩৪৩ বৈশাথে স্বর্রালিপিসহ যে পরিমাজিতি সংস্করণ প্রকাশিত হয় বর্তমান পাঠ তদনুষায়ী।

# বিজ্ঞহিত

এই গ্রন্থের অধিকাংশই গানে রচিত এবং সে গান নাচের উপযোগী। এ কথা মনে রাখা কর্তব্য যে, এই-জাতীয় রচনায় স্বভাবতই স্বর ভাষাকে বহ্দ্রে অতিক্রম ক'রে থাকে, এই কারণে স্বরের সংগ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পংগ্রু হয়ে থাকে। কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য নয়। যে পাথির প্রধান বাহন পাথা, মাটির উপরে চলার সময় তার অপট্বতা অনেক সময় হাস্যকর বোধ হয়।

# **THI**

মণিপর্র-অরণ্য মণিপর্র-প্রাসাদ

পাগ্ৰ

অর্জন্ব চিত্রাৎগদা স্থীগণ মদন অর্জন্বের বনাপরিচর গ্রামবাসীগণ

# ভূমিকা

প্রভাতের আদিম আভাস অর্ণবর্ণ আভার আবরণে।

অধস্কত চক্ষ্র 'পরে লাগে তারই প্রথম প্রেরণা।

অবশেষে রক্তিম আবরণ ভেদ ক'রে সে আপন নিরঞ্জন শ্দ্রতায়

সম্ভজ্বল হয় জাগ্রত জগতে।

তেমনি সত্যের প্রথম উপক্রম সাজসভ্জার বহিরভেগ,

বর্ণবৈচিত্ত্যে,

তারই আকর্ষণ অসংস্কৃত চিত্তকে করে অভিভূত।

একদা উদ্মৃত্ত হয় সেই বহিরাচ্ছাদন,

তথনই প্রবৃদ্ধ মনের কাছে তার প্রণ বিকাশ।

এই তত্ত্বটি চিত্রাপ্পদা নাট্যের মর্মকথা।

এই নাট্যকাহিনীতে আছে—

প্রথমে প্রেমের বন্ধন মোহাবেশে,

পরে তার মৃত্তি সেই কুহক হতে

সহজ সত্যের নিরলংকৃত মহিমায়।

মণিপ্রেরাজের ভক্তিতে তুন্ট হয়ে শিব বর দিয়েছিলেন যে, তাঁর বংশে কেবল প্রেই জন্মাবে। তৎসত্ত্বে যথন রাজকুলে চিগ্রাপাদার জন্ম হল তখন রাজা তাঁকে প্রের্পেই পালন করলেন। রাজকন্যা অভ্যাস করলেন ধন্বিদ্যা; শিক্ষা করলেন যুন্ধবিদ্যা, রাজদন্তনীতি।

অর্জনে দ্বাদশবর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ ক'রে দ্রমণ করতে করতে এসেছেন মণিপুরে। তখন এই নাটকের আখ্যান আরম্ভ।

মোহিনী মায়া এল.

এল যৌবনকুঞ্জবনে।

এল হৃদয়শিকারে,

এল গোপন পদস্ভারে,

এল স্বর্ণবিজ্ঞাড়ত অন্ধকারে।

পাতিল ইন্দ্রজালের ফাঁসি,

হাওয়ায় হাওয়ায় ছায়ায় ছায়ায়

বাজায় বাঁশি।

করে বীরের বীর্য-পরীক্ষা,

হানে সাধ্র সাধনদীক্ষা,

সর্বনাশের বেড়াজাল বেণ্টিল চারি ধারে।

এসো স্কর নিরলংকার,

এসো সত্য নিরহংকার—

স্বশ্নের দুর্গ হানো,

আনো মুক্তি আনো,

ছলনার বন্ধন ছেদি

**এসো পোর্**ষ-উন্ধারে।

5

প্রথম দ্শ্যে চিক্রাজ্যদার শিকার আয়োজন গ্রু গ্রু গ্রু গ্রু ব্যু ঘন মেঘ গরজে পর্বতশিখরে,

অরণ্যে তমশ্ছায়া।

ম্বর নির্বারকলকল্লোলে
ব্যাধের চরণধর্নন শ্রনিতে না পায় ভার্ হরিণদম্পতি।
চিত্রব্যান্ত্র পদন্যতিহ্নরেখাশ্রেণী
রেখে গেছে ওই পথপঙ্ক-'পরে,
দিয়ে গেছে পদে পদে গ্রহার সন্ধান।

বনপথে অর্জ্বন নিদ্রিত শিকারের বাধা মনে করে চিত্রাগ্যদার স্থী তাঁকে তাড়না করলে

অর্জন। অহো কী দ্ঃসহ স্পর্ধা.

অর্জনে যে করে অগ্রন্থা কোথা তার আগ্রয়!

-----

চিত্রাৎগদা। অজব্ন! তুমি অজব্ন!

বালকবেশীদের দেখে সকৌতুক অবজ্ঞায়

অর্জন। হাহা হাহা হাহা হাহা, বালকের দল,

মা'র কোলে যাও চলে, নাই ভয়।

অহোকী অশ্ভুত কৌতুক!

[ প্রস্থান

চিত্রাঙগদা।

অর্জনি! তুমি অর্জনি! ফিরে এসো, ফিরে এসো,

ক্ষমা দিয়ে কোরো না অসম্মান,

যুদ্ধে করো আহ্বান!

বীর-হাতে মৃত্যুর গোরব

করি যেন অনুভব—

অজ্বি! তুমি অজ্বি!

হা হতভাগিনী, এ কী অভ্যথনা মহতের

এল দেবতা তোর জগতের, গেল চলি,

গেল তোরে গেল ছলি—

অজ্ন! তুমি অজ্ন!

স্থীগণ। বেলা যায় বহিয়া,

দাও কহিয়া

कान् वत्न याव भिकादत।

কাজল মেঘে সজল বায়ে

হরিণ ছুটে বেণ্বনচ্ছায়ে।

চিত্রাজ্পদা। থাক্থাক্মিছে কেন এই খেলা আর।

# ন্ত্যনাট্য চিত্রাশ্যাদা

জীবনে হল বিতৃষ্ণা, আপনার 'পরে ধিকার ৷

আত্ম-উদ্দীপনার গান ঝড় নেমে আয়, আয় রে আমার ওরে শুকনো পাতার ডালে, এই বরষায় নবশ্যামের আগমনের কালে। যা উদাসীন, যা প্রাণহীন, যা আনন্দহারা, চরম রাতের অশ্রুধারায় আজ হয়ে যাক সারা: যাবার যাহা যাক সে চলে রুদ্র নাচের তালে। আসন আমার পাততে হবে রিক্ত প্রাণের ঘরে, নবীন বসন পরতে হবে সিক্ত ব**ুকের** 'পরে। নদীর জলে বান ডেকেছে ক্ল গেল তার ভেসে. ব্থীবনের গন্ধবাণী ছ্টল নির্দেদশে— পরান আমার জাগল বুঝি মরণ-অশ্তরালে। সখী, কী দেখা দেখিলে তুমি! সখী। এক পলকের আঘাতেই খসিল কি আপন পরোনো পরিচয়। রবিকরপাতে কোরকের আবরণ ট্রুটি মাধবী কি প্রথম চিনিল আপনারে। ব'ধ্, কোন্ আলো লাগল চোখে! চিত্রাঙগদা। বুঝি দীপ্তিরূপে ছিলে স্থলোকে! ছিল মন তোমারি প্রতীক্ষা করি যুকে যুকে দিন রাত্রি ধরি. ছিল মর্মবেদনাঘন অন্ধকারে. জন্ম-জনম গেল বিরহশোকে। অস্ফুটমঞ্জরী কুঞ্জবনে. সংগীতশূন্য বিষয় মনে সংগীরিক্ত চিরদুঃখরাতি পোহাব কি নিজনে শয়ন পাতি! স্বাদর হে, স্বাদর হে, বরমাল্যখানি তব আনো বহে.

অবগ**্**ঠনছায়া ঘ্চায়ে দিয়ে হেরো লজ্জিত স্মিতমুখ শুভ আলোকে।

প্রস্থান

বন্য অনুচরদের সংগে অর্জুনের প্রবেশ ও নৃত্য

2

সখীদের গান

যাও যদি যাও তবে
তোমায় ফিরিতে হবে।
বার্থ চোথের জলে
আমি লুটাব না ধ্লিতলে,
বাতি নিবায়ে যাব না যাব না
মোর জীবনের উৎসবে।
মোর সাধনা ভার্ নহে,
শক্তি আমার হবে মৃত্ত
শ্বার যদি রুশ্ধ রহে।
বিমুখ মৃহত্তেরে করি না ভয়—
হবে জয়, হবে জয়,
দিনে দিনে হদয়ের গ্রান্থ তব
খুলিব প্রেমের গোরবে।

চিত্রাঙ্গদা ।

সখীসহ স্নানে আগমন
শব্নি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে
অতল জলের আহ্বান।
মন রয় না, রয় না, রয় না ঘরে,
চণ্ডল প্রাণ।
ভাসায়ে দিব আপনারে
ভরা জোয়ারে,
সকল ভাবনা-ডুবানো ধারায়
করিব স্নান।
ব্যর্থ বাসনার দাহ
হবে নির্বাণ।

তেউ দিয়েছে জলে।

তেউ দিল আমার মর্ম তলে।

এ কী ব্যাকুলতা আজি আকাশে,

এই বাতাসে

যেন উতলা অস্সরীর উত্তরীয়

করে রোমাণ্ড দান,
দরে সিন্ধ্তীরে কার মঞ্জীরে

গঞ্জেরতান।

সখীদের প্রতি

দে তোরা আমায় ন্তন ক'রে দে নৃতন আভরণে।

হেমন্তের অভিসম্পাতে

রিক্ত অকিণ্ডন কাননভূমি;

বসন্তে হোক দৈন্যবিমোচন

নব লাবণ্যধনে।

শ্ন্য শাখা লজ্জা ভুলে যাক

পল্লব-আবরণে।

স্থীগণ। বাজ্ক প্রেমের মায়ামন্তে

প্ৰাকিত প্ৰাণের বীণায়ন্ত

চিরস্কুন্দরের অভিবন্দনা।

আনন্দচণ্ডল নৃত্য অংশে অংশে বহে যাক

रिक्षाल रिक्षाल,

যোবন পাক সম্মান বাঞ্চিতসম্মিলনে।

[সকলের প্রস্থান

অর্জন্বনের প্রবেশ ও ধ্যানে উপবেশন তাঁকে প্রদক্ষিণ ক'রে চিত্রাঞ্চাদার নৃত্য

চিত্রাধ্পদা। আমি তোমারে করিব নিবেদন

আমার হৃদয় প্রাণ মন!

অর্জন। ক্ষমা করো আমায়,

বরণযোগ্য নহি বরাঙ্গনে, বন্ধচারী বতধারী।

া প্রস্থান

চিত্রাঙ্গদা।

হায় হায়, নারীরে করেছি ব্যর্থ দীর্ঘ কাল জীবনে আমার।

ধিক্ ধন্ঃশর!

धिक् वार्यन!

্তের অশ্রুবন্যাবেগে

ভাসায়ে দিল যে মোর পৌর ্বসাধনা।

অকৃতার্থ যৌবনের দীর্ঘশ্বাসে

বসন্তেরে করিল ব্যাকুল।

রোদন-ভরা এ বসন্ত

কথনো আসে নি বুঝি আগে।

মোর বিরহবেদনা রাঙালো

কিংশ্বকরন্তিমরাগে।

সখীগণ। তোমার বৈশাখে ছিল

প্রথর রোদ্রের জনালা.

কখন বাদল

আনে আষাঢ়ের পালা,

হায় হায় হায়।

কুঞ্জম্বারে বনমল্লিকা किठाङ्गमा ।

> সেজেছে পরিয়া নব প্রালিকা, সারা দিন-রজনী অনিমিখা

কার পথ চেয়ে জাগে।

কঠিন পাষাণে কেমনে গোপনে ছিল, সখীগণ।

সহসা ঝরনা

নামিল অগ্রুটালা।

হায় হায় হায়।

দক্ষিণসমীরে দূরে গগনে চিত্রাঙ্গদা ।

একেলা বিরহী গাহে বুঝি গো।

কুঞ্জবনে মোর মুকুল যত

আবরণবন্ধন ছি'ড়িতে চাহে

সখীগণ। মুগয়া করিতে

বাহির হল যে বনে

ম্গী হয়ে শেৰে

এল কি অবলা বালা।

হায় হায় হায়।

আমি এ প্রাণের রুদ্ধ দ্বারে চিত্রাঙ্গদা।

ব্যাকুল কর হানি বারে বারে, দেওয়া হল না যে আপনারে

এই ব্যথা মনে লাগে।

সখীগণ। যে ছিল আপন

শক্তির অভিমানে

করে পায়ে আনে

হার মানিবার ডালা।

হায় হায় হায়।

একজন সখী।

ব্রহ্মচর্য !

পুরুষের স্পর্ধা এ যে!

নারীর এ পরাভবে

লজ্জা পাবে বিশেবর রমণী।

পঞ্চশর, তোমারি এ পরাজয়।

জাগো হে অতন্ত্ৰ,

সখীরে বিজয়দ্তী করো তব,

নিরস্ত্র নারীর অস্ত্র দাও তারে,

দাও তারে অবলার বল।

মদনকে চিত্রাপাদার প্রজা-নিবেদন

চিত্রাজ্গদা।

আমার এই রিক্ত ডালি দিব তোমারি পায়ে। দিব কাঙালিনীর আঁচল তোমার পথে পথে বিছায়ে। যে প্ৰভেপ গাঁথ প্ৰভপধন্ তারি ফুলে ফুলে হে অতনু, আমার প্জা-নিবেদনের দৈন্য দিয়ো ঘুচায়ে। তোমার রণজয়ের অভিযানে আমায় নিয়ো. ফ্লবাণের টিকা আমার ভালে এ°কে দিয়ো! আমার শ্ন্যতা দাও যদি সমুধায় ভরি দিব তোমার জয়ধ্বনি ঘোষণ করি: ফাল্গুনের আহ্বান জাগাও আমার কায়ে দক্ষিণবায়ে।

মদনের প্রবেশ

মদন।

মণিপ্রন্পদ্বহিতা তোমারে চিনি, তাপসিনী। মোর প্জায় তব ছিল না মন,

তবে কেন অকারণ মোর দ্বারে এলে তর্নী

কহো কহো শর্নি।

চিত্রাধ্পদা।

পর্র্বের বিদ্যা করেছিন্ শিক্ষা লভি নাই মনোহরণের দীক্ষা—

কুস্মধন্,

অপমানে লাঞ্ছিত তর্ণ তন্। অজনুন রক্ষাচারী

মোর মুখে হেরিল না নারী, ফিরাইল, গেল ফিরে।

> দয়া করো অভাগীরে— শুধু এক বরষের জন্যে

भूष्मावत्या भूष्मावत्या

মোর দেহ পাক্ তব স্বর্গের ম্ল্য

মত্যে অতুল্য।

মদন।

তাই আমি দিন বর,

কটাক্ষে রবে তব পশুম শর্

মম পঞ্চম শর—

দিবে মন মোহি,
নারীবিদ্রোহী সম্যাসীরে
পাবে অচিরে,
বন্দী করিবে ভুজপাশে
বিদ্রুপহাসে।
মাণপ্ররাজকন্যা
কান্তহদয়-বিজয়ে হবে ধন্যা।

9

চিত্রাঙ্গদা।

ন্তনর্পপ্তাণত চিত্রাপ্সদা

এ কী দেখি!

এ কে এল মোর দেহে

পূর্ব-ইতিহাসহারা!

আমি কোন্ গত জনমের স্বংন;

বিশ্বের অপরিচিত আমি।

আমি নহি রাজকন্যা চিত্রাখ্যদা,

আমি শুখ্ব এক রাত্রে ফোটা

অরণ্যের পিত্মাত্হীন ফ্ল,

এক প্রভাতের শুখ্ব প্রমায়ন্ন,

তার পরে ধ্লিশ্য্যা,

তার পরে ধ্রগীর চির-অবহেলা।

সরোবরতীরে
আমার অংশে অংশে কে বাজায় বাঁশি।
আনন্দে বিষাদে মন উদাসী।
প্রুপবিকাশের স্বরে
দেহ মন উঠে প্রে,
কী মাধ্রী স্বগন্ধ
বাতাসে যায় ভাসি।
সহসা মনে জাগে আশা,
মোর আহ্বিত পেয়েছে অন্নির ভাষা।
আজ মম র্পে বেশে
লিপি লিখি কার উদ্দেশে,
এল মমের বন্দিনী বাণী বন্ধন নাশি।

মীনকেতু, কোন্মহা রাক্ষসীরে দিয়েছ বাঁধিয়া অঙ্গসহচরী করি। এ মায়ালাবণ্য মোর কী অভিসম্পাত!
ক্ষণিক যৌবনবন্যা
রক্তমোতে তর্রাপায়া
উম্মাদ করেছে মোরে।

ন্তন কাশ্তির উত্তেজনার ন্তা
স্বশ্নমদির নেশার মেশা এ উন্মন্ততা,
জাগার দেহে মনে এ কী বিপলে ব্যথা।
বহে মম শিরে শিরে
এ কী দাহ, কী প্রবাহ—
চকিতে সর্বদেহে ছুটে তড়িংলতা।
ঝড়ের প্রনগজে হারাই আপনার,
দ্রুকত যৌবনক্ষ্ম অশাক্ত বন্যায়।
তরঙ্গা উঠে প্রাণে
দিগন্তে কাহার পানে,
ইঙ্গিতের ভাষার কাঁদে—
নাহি নাহি কথা।

[ शब्धान

এরে ক্ষমা কোরো সখা,

এ যে এল তব আখি ভূলাতে,

শ্ব্ব ক্ষণকালতরে মোহ-দোলায় দ্বলাতে,

আখি ভূলাতে।

মায়াপ্রী হতে এল নাবি,

নিয়ে এল স্বপ্নের চাবি,

তব কঠিন হদয়-দ্বার খ্লাতে,

আখি ভূলাতে।

অর্জনের প্রবেশ অর্জনে। কাহারে হেরিলাম! সে কি সত্য, সে কি মায়া, সে কি কায়া, সে কি সন্বর্ণকিরণে রঞ্জিত ছায়া!

চিত্রাপ্সদার প্রবেশ

এসো এসো যে হও সে হও,

বলো বলো তুমি স্বপন নও।

অনিন্দ্যস্কুদর দেহলতা

বহে সকল আকাৎক্ষার প্র্ণতা।

তুমি অতিথি, অতিথি আমার।

বলো কোন্নামে করি সংকার।

চিত্রাঙগদা।

অর্জন। পাণ্ডব আমি অর্জন গাণ্ডীবধন্বা, নৃপতিকন্যা। লহো মোর খ্যাতি,

লহো মোর কীতির্ন লহো পৌরুষ-গর্ব।

লহো আমার সর্ব।

চিত্রাশ্যদা। কোন্ছলনা এ যে নিয়েছে আকার,

এর কাছে মানিবে কি হার।

িধিক্ ধিক্ ধিক্।

বীর তুমি বিশ্বজয়ী,

নারী এ যে মায়াময়ী,

পিঞ্জর রচিবে কি

এ মরীচিকার।

**थिक् थिक् थिक्।** 

লিজা, লিজা, হায় এ কী লিজা,

মিথ্যা রূপ মোর, মিথ্যা সজ্জা।

এ যে মিছে স্বশ্নের স্বর্গ,

এ যে শাধ্য ক্ষণিকের অর্ঘ্যা, এই কি তোমার উপহার।

ধিক ধিক ধিক !

অর্জন। হে স্করী, উন্মথিত যৌবন আমার

সন্মাসীর ব্রতবন্ধ দিল ছিল্ল করি।

পোরুষের সে অধৈর্য

তাহারে গৌরব মানি আমি।

আমি তো আচারভীর, নারী নহি,

শাদ্রবাকো বাঁধা।

এসো সখী, দ্বঃসাহসী প্রেম

বহন কর্বক আমাদের

অজানার পথে।

**हिटा**श्रामा ।

তবে তাই হোক ৷

কিন্তু মনে রেখো,

কিংশ্কদলের প্রান্তে এই যে দ্বিলছে

একট্র শিশির- তুমি যারে করিছ কামনা

সে এমনি শিশিরের কণা

নিমিষের সোহাগিনী।

কোন্দেবতা সে, কী পরিহাসে
ভাসালো মায়ার ভেলায়।
স্বশ্নের সাথী এসো মোরা মাতি
স্বগের কৌতুক-খেলায়।

সন্রের প্রবাহে হাসির তরশ্যে
বাতাসে বাতাসে ভেসে বাব রশ্যে,
নৃত্যবিভশ্যে,
মাধবীবনের মধ্যুদ্ধে
মোদিত মোহিত মন্থর বেলায়।
যে ফ্লমালা দ্লায়েছ আজি
রোমাণ্ডিত বক্ষতলে,
মধ্রজনীতে রেখো সরসিয়া
মোহের মাদর জলে।
নবোদিত স্থের করসম্পাতে
বিকল হবে হায় লজ্জা-আঘাতে,
দিন গত হলে ন্তন প্রভাতে
মিলাবে ধ্লার তলে
কার অবহেলায়।

অজ ্ন।

সংতলোক স্বাদন মনে হয়।

শাধ্য একা পূর্ণে তুমি,

সর্ব তুমি,

বিশ্ববিধাতার গর্ব তুমি,

আক্ষয় ঐশ্বর্য তুমি,

এক নারী সকল দৈন্যের তুমি

মহা অবসান, সব্ সাধনার তুমি

শেষ পরিণাম।

আজ মোরে

চিত্রাজ্গদা।

সে আমি যে আমি নই, আমি নই—
হায়, পার্থ হায়,
সে যে কোন্ দেবের ছলনা।
যাও যাও ফিরে যাও, ফিরে যাও, বীর।
শোষ বীর্য মহন্ত তোমার

শোর্য বীর্য মহত্ত্ব তোমার দিয়ো না মিথ্যার পায়ে— বাও বাও ফিরে বাও।

[ প্রস্থান

অর্জন। একী তৃষ্ণা, একী দাহ!
এ যে অশ্নিলতা, পাকে পাকে
ঘেরিয়াছে তৃষ্ণার্ত কম্পিত প্রাণ।
উত্তশ্ত হদর
ছুটিয়া আসিতে চাহে
সর্বাণ্য টুটিয়া।

অশানিত আজ হানল এ কী দহনজনালা।
বি'ধল হৃদয় নিদয় বাবে
বেদন-ঢালা।
বক্ষে জনালায় অন্নিশিখা,
চক্ষে কাঁপায় মরীচিকা,
মরণ-স্তায় গাঁথল কে মোর
বরণমালা।
চেনা ভূবন হারিয়ে গেল
স্বপন-ছায়াতে,
ফাগন্ন-দিনের পলাশরঙের
রঙিন মায়াতে।
যায়া আমার নির্দেশশা,
পথ-হারানোর লাগল নেশা,
অচিন দেশে এবার আমার
যাবার পালা।

8

মদন ও চিত্রাজাদা ভক্ষে ঢাকে ক্লান্ত হ্তাশন; চিত্রা•গদা। এ খেলা খেলাবে, হে ভগবন্, আর কতখন। শেষ যাহা হবেই হবে, তারে সহজে হতে দাও শেষ। স্ক্র যাক রেখে স্বপেনর রেশ। জীর্ণ কোরো না, কোরো না, যা ছিল ন্তন। না না না, সখী, ভয় নেই, ভয় নেই— মদন। ফ্ল যবে সাজ্য করে খেলা ফল ধরে সেই। হর্ষ-অচেতন বর্ষ রেখে যাক মন্ত্রস্পর্শ নবতর ছন্দম্পন্দন।

( প্রস্থান

অর্জন ও চিত্রাপ্যদা
কেটেছে একেলা বিরহের বেলা
আকাশকুসনুম-চরনে।
সব পথ এসে মিলে গেল শেষে
তোমার দুখানি নরনে।

দেখিতে দেখিতে ন্তন আলোকে
কে দিল রচিয়া ধ্যানের প্লকে
ন্তন ভূবন ন্তন দালোকে
মোদের মিলিত নয়নে।
বাহির-আকাশে মেঘ ঘিরে আসে,
এল সব তারা ঢাকিতে।
হারানো সে আলো আসন বিছালো
শর্ধ্ব দ্জনের আঁখিতে।
ভাষাহারা মম বিজন রোদনা
প্রকাশের লাগি করেছে সাধনা,
চিরজীবনেরি বাণীর বেদনা
মিটিল দেহাঁর নয়নে।

প্রস্থান

অর্জানের প্রবেশ

অর্জন। কেন রে ক্লান্তি আসে আবেশভার বহিয়া।
দেহ মন প্রাণ দিবানিশি জীপ অবসাদে।
ছিল্ল করো এখনি বীর্ষবিলোপী এ কুহেলিকা;
এই কর্মহারা কারাগারে রয়েছ কোন্ প্রমাদে।

গ্রামবাসীগণের প্রবেশ

গ্রামবাসীগণ।

হো, এল এল এল রে দস্রে দল,
গজিয়া নামে যেন বন্যার জল।
চল্ তোরা পঞ্চামী,
চল্ তোরা কলিখগধামী,
মল্লপল্লী হতে চল্,
'জয় চিত্রাপাদা' বল্,
বল্বল্ভাই রে—

**७** इ.स. च्या नारे, च्या नारे, नारे द्वा।

অর্জন। জনপদবাসী, শোনো শোনো,

রক্ষক তোমাদের নাই কোনো?

গ্রামবাসী। তীর্থে গেছেন কোথা তিনি গোপনরতধারিণী,

চিত্রাপ্সদা তিনি রাজকুমারী।

অজরিন। নারী! তিনি নারী! গ্রামবাসীগণ। স্নেহবলে তিনি মাতা

বাহ্বলে তিনি রাজা।

তাঁর নামে ভেরী বাজা,

'জয় জয় জয়' বলো ভাই রে— ভয় নাই, ভয় নাই, নাই রে। সন্থাসের বিহ্নলতা নিজেরে অপমান।
সংকটের কল্পনাতে হোয়ো না ফ্রিয়মাণ।
মন্তু করো ভর,
আপনা-মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয়।
দর্বলেরে রক্ষা করো, দর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।
মন্তু করো ভর,
নিজের 'পরে করিতে ভর না রেখো সংশয়।
ধর্ম যেবে শংখরবে করিবে আহ্নান
নীরব হয়ে নমু হয়ে পণ করিয়ো প্রাণ।
মন্তু করো ভয়,
দ্রব্হ কাজে নিজেরি দিয়ো কঠিন পরিচয়।

[ প্রস্থান

চিত্রাঞ্গদার প্রবেশ

চিত্রা**প্যাদ**। অর্জ**ু**ন। কী ভাবিছ নাথ, কী ভাবিছ!

চিত্রাপ্যদা রাজকুমারী

কেমন না জানি

আমি তাই ভাবি মনে মনে।

শ্রনি স্নেহে সে নারী

বীর্ষে সে পরের্ষ,

শর্মন সিংহাসনা যেন সে

সিংহ্বাহিনী ৷

कान योग वरना शिरह,

বলো তার কথা।

ि क्वा•शमा ।

ছি ছি, **কুংসি**ত কুর্প সে।

হেন বঞ্কিম ভুরুষ্ণ নাহি তার,

হেন উজ্জ্বল ক<del>জ্জল</del>-আঁখিতারা।

সন্ধিতে পারে লক্ষ্য

কীণাণ্কিত তার বাহ,

বিশিধতে পারে না বীরবক্ষ

কুটিল কটাক্ষশরে।

নাহি লজ্জা, নাই শংকা,

नारि निष्ठे त मन्भत तथा,

নাহি নীরব ভিগের সংগীতলীলা

ইঙ্গিতছন্দমধ্র।

অন্তৰ্ভন।

আগ্রহ মোর অধীর অতি—
কোথা সে রমণী বীর্ষবিতী।

কোষাবমুক্ত কৃপাণলতা—

দার্ণ সে, স্ক্রের সে

উদ্যত বন্ধের বন্ধরসে,

নহে সে ভোগীর লোচনলোভা, ক্ষরিয়বাহ্র ভীষণ শোভা। সখীগণ।

নারীর ললিত লোভন লীলায়
এখনি কেন এ ক্লান্তি।
এখনি কি সখা, খেলা হল অবসান।
যে মধ্র রসে ছিলে বিহরল
সে কি মধ্যাখা স্লান্তি,
সে কি স্বংশের দান,

সে কি সত্যের অপমান।

দ্রে দ্রাশায় হদয় ভরিছ,

কঠিন প্রেমের প্রতিমা গড়িছ,

কী মনে ভাবিয়া নারীতে করিছ

পৌর্ষসন্ধান।

এও কি মায়ার দান।

সহসা মন্ত্রবলে

নমনীয় এই কমনীয়তারে

যদি আমাদের সখী একেবারে

পরের বসন-সমান ছিল

করি ফেলে ধ্লিতলে,

সবে না সবে না সে নৈরাশ্য—

ভাগ্যের সেই অটুহাসা

জানি জানি সখা, ক্ষুখ্য করিবে

न्य भ्रत्यथान,

হানিবে নিঠ্র বাণ।

অর্জ্বন।

চিত্রাঙগদা।

যদি মিলে দেখা

তবে তারি সাথে

ছুটে যাব আমি

আত্রাণে।

ভোগের আবেশ হতে

ঝাঁপ দিব যুস্ধস্রোতে।

আজি মোর চণ্ডল রক্তের মাঝে

ঝননন ঝননন ঝঞ্চনা বাজে।

চিত্রাপাদা রাজকুমারী

একাধারে মিলিত প্রুষ নারী।

ভাগ্যবতী সে যে,

এত দিনে তার আহ্বান

এল তব বীরের প্রাণে।

আজ অমাবস্যার রাতি

হোক অবসান।

কাল শ্বভ শ্বস্ত প্রাতে দর্শন মিলিবে তার,

মিথ্যায় আবৃত নারী

ঘুচাবে মায়া-অবগ্য-গ্রন।

1 WAIFTARATE

অর্জন্বনের প্রতি

সখী।

রমণীর মন ভোলাবার ছলাকলা
দ্রে ক'রে দিয়ে উঠিয়া দাঁড়াক নারী,
সরল উন্নত বীর্যবিদ্ত অদ্তরের বলে
পর্বতের তেজস্বী তরুণ তরু-সম.
যেন সে সম্মান পায় পুরুষ্বের।

রজনীর নর্মসহচরী

যেন হয় প্রে,মের কর্মসহচরী,

যেন বামহস্তসম

দক্ষিণহস্তের থাকে সহকারী।

তাহে যেন প্রে,মের তৃগ্তি হয়, বীরোত্তম।

চিত্রাঙ্গদা।

মদন ৷

চিত্রাপ্যদা ও মদন লহো লহো ফিরে লহো তোমার এই বর,

ट्र जनभारत्व।

মনুক্তি দেহো মোরে, ঘন্টায়ে দাও এই মিথ্যার জাল,

হে অনপ্যদেব।

চুরির ধন আমার দিব ফিরায়ে

তোমার পারে

আমার অগগেশাভা;

অধররন্ত-রাঙিমা যাক মিলারে

অশোকবনে, হে অনপাদেব।

যাক যাক থাক এ ছলনা,

বাক এ স্বপন, হে অনৎগদেব।

তাই হোক তবে তাই হোক,

কেটে যাক রঙিন কুয়াশা,

দেখা দিক শুদ্র আলোক।

মায়া ছেড়ে দিক পথ,

প্রেমের আসন্ক জয়রথ,

রুপের অতীত র্প

দেখে ষেন প্রেমিকের চোখ--

দ্দিট হতে **খসে যাক**, খসে যাক

মোহনিমে ক।

[ প্রস্থান

বিনা সাজে সাজি দেখা দিবে তুমি কবে, আভরণে আজি আবরণ কেন রবে। ভালোবাসা যদি মেশে মায়াময় মোহে আলোতে আঁধারে দোঁহারে হারাব দোঁহে, ধেয়ে আসে হিয়া তোমার সহজ রবে— আভরণ দিয়া আবরণ কেন তবে। ভাবের রসেতে যাহার নয়ন ডোবা ভূষণে তাহারে দেখাও কিসের শোভা। কাছে এসে তব্ কেন রয়ে গেলে দ্রে। বাহির-বাঁধনে বাঁধিবে কি বন্ধরে। নিজের ধনে কি নিজে চুরি করে লবে— আভরণে আজি আবরণ কেন তবে।

Ŀ

চিত্রাজ্যদার সহচর-সহচরীগণ অজ নৈর প্রতি এসো এসো পুরুষোত্তম, এসো এসো বীর মম। তোমার পথ চেয়ে আছে প্রদীপ জনালা। আজি পরিবে বীরাংগনার হাতে मृण्ड ननाएं, मथा, বীরের বরণমালা। ছিল্ল ক'রে দিবে সে তার শক্তির অভিমান, তোমার চরণে করিবে দান আত্মনিবেদনের ডালা, চরণে করিবে দান। আজ পরাবে বীরাণ্যনা তোমার **मृ** ७ **ननार** मथा, वीद्यव व्यवभाना। হে কোন্তেয়.

সখী।

হে কোন্তেয়,
ভালো লেগেছিল ব'লে
তব করযুগে সখী দিয়েছিল ভরি
সোন্দর্যের ডালি,
নন্দনকানন হতে পুন্প তুলে এনে
বহু সাধনায়।
বিদি সাংগ হল প্র্জা,
তবে আজ্ঞা করো প্রভু,
নিমাল্যের সাজি
থাক্য পড়ে মন্দির-বাহিরে।

### এইবার প্রসম নয়নে চাও সেবিকার পানে।

চিত্রাজ্গদার প্রবেশ

' চিত্রাঙ্গদা।

আমি চিত্রাশ্রাদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী। নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী। প্জা করি মোরে রাখিবে উধের্ব সে নহি নহি,

হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি।

যদি পাশ্বের রাখ মোরে সংকটে সম্পদে,

সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্ৰতে সহায় হতে,

পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।
আজ শ্বধ্ করি নিবেদন—
আমি চিত্রাংগদা রাজেন্দ্রনন্দিনী।

অজ ুন।

ধন্য ধন্য খন্য আমি।

সমবেত ন্তা

তৃষ্ণার শাণিত স্কুদরকাণিত

তুমি এসো বিরহের সণতাপ-ভঞ্জন।

দোলা দাও বক্ষে,

একে দাও চক্ষে

স্বপনের তুলি দিয়ে মাধ্রীর অঞ্জন।

এনে দাও চিত্তে

রক্তের নৃত্তো

বকুলনিকুঞ্জের মধ্করগর্জন। উদ্বেল উতরোল যম্নার কল্লোল,

কম্পিত বেণ,বনে মলয়ের চুম্বন। আনো নব পল্লবে নতনি উল্লোল, অশোকের শাখা ঘেরি বল্লরীবন্ধন।

এসো এসো বসণত, ধরাতলে—
আনো মুহু মুহু নব তান,
আনো নব প্রাণ,
নব গান,
আনো গণধমদভরে অলস সমীরণ,

আনো বিশ্বের অণ্তরে অণ্তরে নিবিড় চেতনা। আনো নব উল্লাসহিল্লোল, আনো আনো আনন্দছন্দের হিন্দোলা ধরাতলে।

ভাঙো ভাঙো বন্ধনশৃংখল, আনো, আনো উদ্দীপ্ত প্রাণের বেদনা ধরাতলে।

এসো থরথর-কম্পিত
মর্মর্ম্থারত
মধ্ সোরভপ্লাকিত
ফর্ল-আকুল মালতীবল্লীবিতানে
সর্খছায়ে মধ্বায়ে।
এসো বিকশিত উন্মর্থ,
এসো চিরউংসর্ক,
নন্দনপথ-চির্যাহী।

আনো বাঁশরিমণ্দ্রিত মিলনের রাতি, পরিপ্রেণ স্থাপাত নিয়ে এসো।

এসো অর্ণচরণ কমলবরন
তর্ণ উষার কোলে।
এসো জ্যোৎস্নাবিবশ নিশীথে,
এসো নীরব কুঞ্জকুটীরে,
সুখসুশ্ত সরসীনীরে।

এসো তড়িংশিখাসম ঝঞ্জাবিভংগে, সিন্ধ্যুতরংগদোলে।

এসো জাগরম্খর প্রভাতে, এসো নগরে প্রান্তরে বনে, এসো কর্মে বচনে মনে।

এসো মঞ্জীরগাঞ্জর চরণে. এসো গীতমাখর কলকন্ঠে।

এসো মঞ্জুল মল্লিকামাল্যে, এসো কোমল কিশলয়বসনে। এসো স্কুদর, যৌবনবেগে। এসো দৃশ্ত বীর, নব তেজে।

ওহে দুর্মাদ, করো জয়যাত্রা জরাপরাভব-সমরে—

> পবনে কেশররেণ্ ছড়ায়ে, চণ্ডল কৃণ্ডল উড়ায়ে।

অৰ্জ্ব।

মা মিং কিল ছং বনাঃ শাখাং মধ্মতীমিং।
যথা স্পর্ণঃ প্রপতন্ পক্ষো নিহ্নিত ভূম্যাম্
এবা নিহ্নি তে মনঃ।

চিত্রাজ্গদা।

যথেমে দ্যাবা পৃথিবী সদ্যঃ পর্যেতি স্থাঃ
এবা প্রেমি তে মনঃ।

উভয়ে ।

অন্দো নো মধ্যসংকাশে অনীকং নো সমঞ্জনম্। অক্তঃ কুণুছ্ব মাং হুদি মন ইলো সহাসতি।

শান্তিনিকেতন ৮ ফালানুন ১৩৪২

মন্দের অন্বাদ
ফর্ল শাখা যেমন মধ্মতী
মধ্রা হও তেমনি মোর প্রতি।
বিহঙ্গ যথা উড়িবার মুখে
পাখার ভূমিরে হানে
তেমনি আমার অন্তর্বেগ
লাগ্রক তোমার প্রাণে।

আকাশধরা রবিরে ঘিরি থেমন করি ফেরে, আমার মন ঘিরিবে ফিরি তোমার হৃদয়েরে।

আমাদের আঁখি হোক মধ্নিক, অপাশা হয় ফোন প্রেমে লিংত। হুদরের ব্যবধান হোক মৃত্ত, আমাদের মন হোক ফোগযুক্ত।

# নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা

প্রকাশ : ১৯৩৮

১৯৩৮ সালে প্রিতকাকারে প্রকাশিত 'চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য' রবীন্দ্রনাথ পর বংসর অভিনয় উপলক্ষে পরিমাজিতি করেন। ১৯৩৯ সালে 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা' নামে স্বর্রালিসসহ যে নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়, বর্তমান পাঠ তদনুষায়ী।

#### প্রথম দুশ্য

ফুলওয়ালির দল।

একদল ফ্লেওয়ালি চলেছে ফ্লে বিক্লি করতে
নব বসন্তের দানের ডালি এনেছি তোদেরি দ্বারে,
আয় আয় আয়

পরিবি গলার হারে। লতার বাঁধন হারায়ে মাধবী মরিছে কে'দে— বেণীর বাঁধনে রাখিবি বে'ধে, অলকদোলায় দুলাবি তারে.

আয় আয় আয়।
বনমাধ্রী করিবি চুরি
আপন নবীন মাধ্রীতে-সোহিনী রাগিণী জাগাবে সে তোদের
দেহের বীণার তারে তারে,

আয় আয় আয়।

আমার মালার ফুলের দলে আছে লেখা বসন্তের মন্ত্রলিপি। এর মাধুরে আছে যৌবনের আমন্ত্রণ। সাহানা রাগিণী এর রাঙা রঙে রঞ্জিত. মধ্বকরের ক্ষাধা অশ্রত ছন্দে গন্ধে তার গ্রন্থরে। আন্ গো ডালা, গাঁথ্ গো মালা, আন্ মাধবী মালতী অশোকমঞ্রী, আয় তোরা আয়। আন্ করবী রঙ্গন কাঞ্চন রজনীগন্ধা প্রফাল্ল মাল্লকা, আয় তোরা আয়। माला পর্গো माला পর্ স্করী, ত্বরা কর্ গো ত্বরা কর্। আজি পূর্ণিমা রাতে জাগিছে চন্দুমা. বকুলকুঞ্জ দক্ষিণবাতাসে দ্বলৈছে কাঁপিছে থরথর মৃদ্র মমরি। নৃত্যপরা বনাজ্ঞানা বনাজ্ঞানে সঞ্চরে. চণ্ডলিত চরণ মেরি মঞ্জীর তার গুঞ্জরে।

দিস নে মধ্রাতি বৃথা বহিয়ে

উদাসিনী, হায় রে।

শ্বভলগন গেলে চলে ফিরে দেবে না ধরা,
স্থাপসরা
ধ্লায় দেবে শ্ন্য করি,
শ্বকাবে বঞ্জ্লমঞ্জরী।
চন্দ্রকরে অভিষিক্ত নিশীথে বিল্লিম্খর বনছায়ে
তন্দ্রহারা পিক-বিরহকাকলি-ক্জিত দক্ষিণবায়ে
মালণ্ড মোর ভরল ফ্লে ফ্লে ফ্লে গো,
কিংশ্বকশাখা চণ্ডল হল দ্লে দ্লে গো।
প্রকৃতি ফ্ল চাইতেই তাকে ঘ্লা করে চলে গেল

দইওরালার প্রবেশ

দইওরালা। দই চাই গো. দই চাই, দই চাই গো।

শ্যামলী আমার গাই,
তুলনা তাহার নাই।
কৎকনানদীর ধারে
ভোরবেলা নিয়ে ধাই তারে—
দ্বাদলঘন মাঠে তারে

সারা বেলা চরাই, চরাই গো।
দেইখানি তার চিক্কণ কালো,
ধত দেখি তত লাগে ভালো।
কাছে বসে ধাই ব'কে,
উত্তর দেয় সে চোখে,
পিঠে মোর রাখে মাথা—
গায়ে তার হাত বুলাই, হাত বুলাই গো।

চন্ডালকন্য প্রকৃতি দই কিনতে চাইল
একজন মেয়ে সাবধান করে দিল
মেয়ে। ওকে ছ‡য়ো না, ছ‡য়ো না, ছি,
ও যে চন্ডালিনীর ঝি—
নন্ড হবে যে দই
সে কথা জান' না কি।

[ দইওয়ালার প্রস্থান

চুড়িওয়ালার প্রবেশ
চুড়িওয়ালার ওবেশ
তোমরা যত পাড়ার নেয়ে,
এসো এসো, দেখো চেয়ে,
এনেছি কাঁকনজোড়া
সোনালি তারে মোড়া।
আমার কথা শোনো
হাতে লহো প'রে
যারে রাখিতে চাহ ধ'রে

কাঁকন দুটি বেড়ি হয়ে

#### বাঁধিবে মন তাহার— আমি দিলাম করে।

প্রকৃতি চুড়ি নিতে হাত বাড়াতেই

মেয়েরা।

ওকে ছুরো না, ছুরো না, ছি, ও ষে চম্ডালিনীর ঝি।

[ চুড়িওয়ালা প্রভৃতির প্রস্থান

প্রকৃতি।

যে আমারে পাঠাল এই

অপুমানের অন্ধকারে

প্রভিব না, প্রভিব না সেই দেবতারে প্রভিব না।

क्न पिर क्ल, क्न पिर क्ल,

কেন দিব ফ্লে আমি তারে—

যে আমারে চিরজীবন

রেখে দিল এই ধিক্কারে।

জানি না হায় রে কী দ্রাশায় রে

भ्जामीभ जनानि मन्मित्रण्यारत।

আলো তার নিল হরিয়া

দেবতা ছলনা করিয়া,

আঁধারে রাখিল আমারে।

পথ বেয়ে বৌষ্ধ ভিক্ষ্ণণ

ভিক্ষ্মণ।

मा।

যো সন্নিসিলো

বরবোধিম্লে,

মারং সসেনং মহতিং বিজেম্বা সম্বোধি মাগণ্ডি অনন্তঞ্ঞানে

লোকুন্তমা তং পণমামি বৃদ্ধ।

[ প্রস্থান

প্রকৃতির মা মারার প্রবেশ

কী যে ভাবিস তুই অন্যমনে

নিম্কারণে---

বেলা বহে বায়, বেলা বহে বায় যে।

রাজবাড়িতে ওই বাজে ঘণ্টা ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং

বেলা বহে যায়।

রৌদ্র হয়েছে অতি তিখনো

আঙিনা হয় নি যে নিকোনো,

তোলা হল না জল,

পাড়া হল না ফল,

কখন্বা চুলো তুই ধ্রাবি।

কখন্ ছাগল তুই চরাবি।

পরা কর্, পরা কর্, পরা কর্— জল তুলে নিয়ে তুই চল্ ঘর।

রাজবাড়িতে ওই বাজে ঘণ্টা **ए: ए: ए: ए:** ए: ওই যে বেলা বহে যায়। কাজ নেই, কাজ নেই মা, প্রকৃতি। কাজ নেই মোর ঘরকন্নায়। যাক ভেসে যাক যাক ভেসে সব বনায়। জন্ম কেন দিলি মোরে, লাঞ্চনা জীবন ভারে-মা হয়ে আনিলি এই অভিশাপ! কার কাছে বল্ করেছি কোন্ পাপ, বিনা অপরাধে এ কী ঘোর অন্যায়। থাক্ তবে থাক্ তুই পড়ে. মা ৷ মিথ্যা কালা কাঁদ্ তুই

প্রকৃতির জল তোলা

মিথ্যা দ্বঃখ গ'ড়ে।

বৃশ্বশিষ্য আনন্দের প্রবেশ আনন্দ। জল দাও আমায় জল দাও, রোদ প্রখরতর, পথ স্কৃদীর্ঘ, আমায় জল দাও। আমি তাপিত পিপাসিত, আমায় জল দাও। আমি শ্রান্ত,

প্রকৃতি। ক্ষমা করো প্রভু, ক্ষমা করো মোরে— আমি চণ্ডালের কন্যা, মোর ক্পের বারি অশ্রাচ। তোমারে দেব জল হেন প্রণ্যের আমি নহি অধিকারিণী,

আমি চণ্ডালের কন্যা।
আনন্দ। যে মানব আমি সেই মানব তুমি কন্যা।
সেই বারি তীর্থবারি
যাহা তৃণ্ড করে তৃষিতেরে,
যাহা তাপিত প্রান্তেরে স্নিণ্ধ করে
সেই তো পবিত্র বারি।
জল দাও আমায় জল দাও।

कल मान

কল্যাণ হোক তব কল্যাণী।



চণ্ডালিকা : প্রকৃতি ও আনন্দ নন্দলাল কন্-অণ্কিত

প্রকৃতি।

শাধ্ব একটি গণ্ড্ৰ জল,
আহা নিলেন তাঁহার করপ্টের কমলকলিকার।
আমার ক্প যে হল অক্ল সম্দ্র—
এই যে নাচে এই যে নাচে তরঙ্গ তাহার,
আমার জীবন জ্বড়ে নাচে—
টলোমলো করে আমার প্রাণ,
আমার জীবন জ্বড়ে নাচে।
ওগো কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী পরম ম্ভি!
একটি গণ্ড্ৰ জল—
আমার জন্মজন্মান্তরের কালি ধ্রুরে দিল গো
শাধ্ব একটি গণ্ড্ৰ জল।

মেয়ে পর্র্বের প্রবেশ

ফসল কাটার আহ্বান -গান মাটি তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে. আয় আয় আয়। ডালা যে তার **ভ**রেছে আজ পাকা ফস*লে*— মরি হায় হায় হায়। হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে. দিশ্বধারা ফসলখেতে, রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে ধরার আঁচলে— মরি হায় হায় হায়। মাঠের বাঁশি শানে শানে আকাশ খাশি হল। ঘরেতে আজ কে রবে গো. খোলো দ্যার খোলো। আলোর হাসি উঠল জেগে. পাতায় পাতায় চমক লেগে বনের খাশি ধরে না গো, ওই যে উথলে— মরি হায় হায় হায়। ওগো ডেকোনা মোরে ডেকোনা। আমার কাজভোলা মন, আছে দূরে কোন্— করে স্বপনের সাধনা। ধরা দেবে না অধরা ছায়া. রচি গেছে মনে মোহিনী মায়া---জানি না এ কী দেবতারি দয়া. জানি না এ কী ছলনা। আঁধার অংগনে প্রদীপ জ্বালি নি. দণ্ধ কাননের আমি যে মালিনী, শ্ন্য হাতে আমি কাঙালিনী করি নিশিদিন যাপনা।

যদি সে আসে তার চরণছারে বেদনা আমার দিব বিছারে,

প্রকৃতি।

### জানাব তাহারে অশ্রনসন্ত রিক্ত জীবনের কামনা।

# দ্বিতীয় দৃশ্য

অর্ঘ্য নিয়ে বৌশ্বনারীদের মন্দিরে গমন শ্বর্ণবর্গে সমন্ত্রন্তন নব চন্পাদলে বন্দিব শ্রীমনীন্দের পাদপন্মতলে। প্রাগ্রন্থে পূর্ণ বায়নু হল সন্গন্ধিত, প্রথমাল্যে করি তাঁর চরণ বান্দত।

[ প্রস্থান

প্ৰকৃতি ৷

ফ্রল বলে, ধন্য আমি

**ধন্য আমি মাটির 'পরে।** 

দেবতা ওগো, তোমার সেবা

আমার ঘরে।

জন্ম নিয়েছি ধ্লিতে,

দয়া করে দাও ভুলিতে.

নাই ধর্লি মোর অন্তরে।

নয়ন তোমার নত করো,

**দলগ**্বলৈ কাঁপে থরোথরো।

চরণপরশ দিয়ো দিয়ো,

ধ্লির ধনকে করো স্বগীয়,

ধরার প্রণাম আমি তোমার তরে।

মা। তুই অবাক ক'রে দিলি আমায় মেয়ে।

প্রাণে শ্বনি নাকি তপ করেছেন উমা

রোদের জ্বলনে,

তোর কি হল তাই।

প্রকৃতি। হাঁ মা, আমি বসেছি তপের আসনে।

মা। তোর সাধনা কা**হার জ**ন্যে।

প্রকৃতি। যে আমারে দিয়েছে ডাক,

বচনহারা আমাকে দিয়েছে বাক্।

বে আমারি জেনেছে নাম,

ওগো তারি নামখানি মোর হৃদয়ে থাক্।

আমি তারি বিচ্ছেদদহনে

তপ করি চিত্তের গহনে।

দ্বঃখের পাবকে হয়ে যায় শ্বন্ধ

অশ্তরে মলিন যাহা আছে রুখ, অপমান-নাগিনীর খুলে যার পাক। মা। কিসের ডাক তোর কিসের ডাক।
কোন্ পাতালবাসী অপদেবতার ইশারা
তোকে ভূলিয়ে নিয়ে যাবে,

আমি মন্ত্র প'ড়ে কাটাব তার মায়া।

প্রকৃতি। আমার মনের মধ্যে বাজিয়ে দিয়ে গেছে—
জল দাও জল দাও।

মা। পোড়া কপাল আমার!

কে বলেছে তোকে 'জল দাও'!

সে কি তোর আপন জাতের কেউ।

প্রকৃতি। হাঁ গো মা, সেই কথাই তো ব'লে গোলেন তিনি, তিনি আমার আপন জাতের লোক।

আমি চণ্ডালী, সে যে মিথ্যা, সে যে মিথ্যা,

সে যে দারুণ মিখা।

**গ্রাবণের কালো যে মেঘ** 

তারে যদি নাম দাও 'চণ্ডাল',

তা ব'লে কি জাত ঘ্রচিবে তার,

অ**শ**্বচি **হবে কি** তার জল।

তিনি ব'লে গেলেন আমায়—

নিজেরে নিন্দা কোরো না,

মানবের বংশ তোমার,

মানবের রম্ভ তোমার নাড়ীতে।

ছি ছি মা, মিথ্যা নিন্দা রটাস নে নিজের,

সে-যে পাপ।

রাজার বংশে দাসী জন্মায় অসংখ্য,

আমি সে দাসী নই।

শ্বিজের বংশে চণ্ডাল কত আছে,

আমি নই চণ্ডালী।

মা। কী কথা বলিস তুই,

আমি যে তোর ভাষা বৃঝি নে।

তোর মুখে কে দিল এমন বাণী।

স্বপেন কি কেউ ভর করেছে তোকে

তোর গতজন্মের সাথী।

আমি যে তোর ভাষা বৃ্ঝি নে।

প্রকৃতি। এ নতুন জন্ম, ন<mark>তুন জন্</mark>ম,

নতুন জন্ম আমার।

সেদিন বাজল দ্বপর্রের ঘণ্টা,

ঝা ঝা করে রোদ্দ্র,

স্নান করাতেছিলেম কুয়োতলায়

মা-মরা বাছ্রেটিকে।

সামনে এসে দাঁড়ালেন

বৌশ্ব ভিক্ষ্ আমার---

वनत्नन, जन माछ।

শিউরে উঠল দেহ আমার, চমকে উঠল প্রাণ। বলু দেখি মা, সারা নগরে কি কোথাও নেই জল! কেন এলেন আমার কুয়োর ধারে, আমাকে দিলেন সহসা মান, रखत जुक्षा-रम्भाता नम्मान।

বলে, দাও জল, দাও জল। দেব আমি কে দিয়েছে হেন সম্বল। কালো মেঘ-পানে চেয়ে এল ধেয়ে

> চাতক বিহ্বল---বলে, দাও জল।

ভূমিতলে হারা

উৎসের ধারা

অন্ধকারে

কারাগারে।

কার স্গভীর বাণী

দিল হানি

কালো শিলাতল--

বলে, দাও জল।

বাছা, মশ্র করেছে কে তোকে, भा ।

তোর পথ-চাওয়া মন টান দিয়েছে কে।

সে যে পথিক আমার,

প্রকৃতি।

হৃদয়পথের পথিক আমার।

হায় রে আর সে তো এল না এল না,

এ পথে এল না,

আর সে যে চাইল না জল।

আমার হৃদয় তাই হল মর্ভূমি,

শ্বকিয়ে গেল তার রস—

সে যে চাইল না জল।

চক্ষে আমার তৃষ্ণা, তৃষ্ণা আমার বক্ষ জন্ডে। আমি বৃণ্টিবিহীন বৈশাখী দিন, সন্তাপে প্রাণ যায় যে প্রড়ে। ঝড় উঠেছে তপত হাওয়ায় হাওয়ায়,
মনকে স্দ্র শ্নো ধাওয়ায়—
অবগ্ণঠন যায় যে উড়ে।
যে ফ্ল কানন করত আলো,
কালো হয়ে সে শ্কাল।
ঝরনারে কে দিল বাধা-

নিষ্ঠার পাষাণে বাঁধা

দ্বঃখের শিখরচ্ছে।

বাছা, সহজ ক'রে বল আমাকে

মন কাকে তোর চায়।
বৈছে নিস মনের মতন বর—
রয়েছে তো অনেক আপন জন।
আকাশের চাঁদের পানে
হাত বাড়াস নে।

প্রকৃতি। আমি চাই তাঁরে
আমারে দিলেন যিনি সেবিকার সম্মান,
ঝড়ে-পড়া ধ্বতরো ফ্বল
ধ্বলো হতে তুলে নিলেন যিনি দক্ষিণ করে।
ওগো প্রস্থু, ওগো প্রস্থু
সেই ফ্বলে মালা গাঁথো,
পরো পরো আপন গলায়,
বার্থ হতে তারে দিয়ো না দিয়ো না।

রাজবাড়ির অন্চরের প্রবেশ

অন্তর। সাত দেশেতে খংজে খংজে গো শেষকালে এই ঠাঁই

ভাগ্যে দেখা পেলেম রক্ষা তাই।

মা। কেন গোকী চাই।

भा ।

অন্চর। রানীমার পোষা পাখি কোথায় উড়ে গেছে—

সেই নিদার্ণ শোকে ঘ্রম নেই তাঁর চোখে.

ত চারণের বউ।

ফিরিয়ে এনে দিতেই হবে তোকে,

ও চারণের বউ।

মা। উড়োপাখি আসবে ফিরে

এমন কী গুণ জান।

অন্চর। মিথো ওজর শান্ব না, শান্ব না,

শ্নবে না তোর রানী।

জাদ্ম করে মন্দ্র প'ড়ে ফিরে আনতেই হবে, খালাস পাবি তবে.

ও চারণের বউ।

প্রকৃতি।

ওগো মা. ওই কথাই তো ভালো। মন্ত্র জানিস তুই.

মন্ত্ৰ প'ড়ে

দে তাঁকে তুই এনে।

মা ৷

ওরে সর্বনাশী, কী কথা তুই বলিস--আগ্রন নিয়ে খেলা!

শানে বাক কে'পে ওঠে.

ভয়ে মরি।

প্রকৃতি।

আমি ভয় করি নে মা, ভয় করি নে ৷

ভয় করি মা, পাছে

সাহস যায় নেমে.

পাছে নিজের আমি মূলা ভুলি। এত বড়ো স্পর্ধা আমার,

এ কী আশ্চর্য!

এই আশ্চর্য সে'ই ঘটিয়েছে— তারো বেশি ঘটবে না কি.

আসবে না আমার পাশে.

বসবে না আধো-আঁচলে?

তাঁকে আনতে যদি পারি মা।

মূল্য দিতে পার্রাব কি তুই তার।

জীবনে কিছুই যে তোর

থাকবে না বাকি।

প্রকৃতি।

ना, किছ्र्दे थाक्त ना, किছ्र्दे थाक्त ना,

কিছ,ই না, কিছ,ই না।

যদি আমার সব মিটে যায়

সব মিটে যায়. তবেই আমি বে'চে যাব যে

চিরদিনের তরে

যখন কিছুই থাকবে না।

দেবার আমার আছে কিছু

এই কথাটাই যে

ভূলিয়ে রেখেছিল সবাই মিলে—

আজ জেনেছি, আমি নই-যে অভাগিনী;

দেবই আমি, দেবই আমি, দেব,

উজাড় করে দেব আমারে।

কোনো ভয় আর নেই আমার।

পড় তোর মশ্তর, পড়্ তোর মশ্তর,

ভিক্ষরে নিয়ে আয় অমানিতার পাশে, সেই তারে দিবে সম্মান--

এত মান আর কেউ দিতে কি পারে।

ন্তানাট্য চণ্ডালিকা বাছা, তুই যে আমার ব্কচেরা ধন। মা ৷ তোর কথাতেই চলেছি পাপের পথে, পাপীয়সী। হে পবিত্র মহাপরুরুষ, আমার অপরাধের শক্তি যত ক্ষমার শক্তি তোমার আরো অনেক গুণে বড়ো। তোমারে করিব অসম্মান--তব্ প্রণাম, তব্ প্রণাম, তব্ প্রণাম। প্রকৃতি। আমায় দোষী করে। ধ্লায়-পড়া ম্লান কুস্ম পায়ের তলায় ধরো। অপরাধে ভরা ডালি নিজ হাতে করো খালি. তার পরে সেই শ্ন্য ভালায় তোমার কর্ণা ভরো— আমায় দোষী করো।

তুমি উচ্চ, আমি তুচ্ছ ধরব তোমায় ফাঁদে আমার অপরাধে।

আমার দোষকে তোমার প্রা করবে তো কলৎকশ্না— ক্ষমায় গে'থে সকল হুটি গলায় তোমার প্রো।

মা। কী অসীম সাহস তোর, মেয়ে। প্রকৃতি। আমার সাহস!

> তাঁর সাহসের নাই তুলনা। কেউ যে কথা বলতে পারে নি তিনি ব'লে দিলেন কত সহজে—

> > জল দাও।

ওই একটা বাণী— তার দীপ্তি কত:

আলো ক'রে দিল আমার সারা জন্ম। বুকের উপর কালো পাথর চাপা ছিল যে,

रमणेत्क रठेत्न मिन-উर्थान छठेन तरमत धाता।

মা। ওরাকে যায় পীতবসন-পরা সল্ল্যাসী।

বোশ ভিক্র দল
ভিক্পেণ।
নমো নমো বৃশ্দিবাকরার,
নমো নমো গোতমচ্দিদ্যায়,

নমো নমো নশ্তগ্রগল্পরায়, নমো নমো সাকিয়নন্দনায়। মা. ওই যে তিনি চলেছেন প্রকৃতি। সবার আগে আগে! ফিরে তাকালেন না, ফিরে তাকালেন না---তাঁর নিজের হাতের এই ন্তন স্থিরে আর দেখিলেন না চেয়ে! এই মাটি, এই মাটি, এই মাটিই তোর আপন রে! হতভাগিনী, কে তোরে আনিল আলোতে শাধ্য এক নিমেষের জন্যে! থাকতে হবে তোকে মাটিতেই সবার পায়ের তলায়। ওরে বাছা, দেখতে পারি নে তোর দ্বঃখ— মা ৷ আনবই আনবই, আনবই তারে

মন্ত্র প'ড়ে।
প্রকৃতি। পড়্ তুই সব চেয়ে নিষ্ঠার মন্ত্র
পাকে পাকে দাগ দিয়ে
জড়ায়ে ধর্ক ওর মনকে।
যেখানেই যাক,
কখনো এড়াতে আমাকে

আকর্ষণীমন্তে যোগ দেবার জন্যে মা তার শিব্যাদলকে ডাক দিল

পারবে না, পারবে না।

মা। আয় তোরা আর, আ**র তোরা আয়**।

তাদের প্রবেশ ও ন্ত্য

যার যদি যাক সাগরতীরে—

আবার আসনুক, আসনুক ফিরে।

রেখে দেব আসন পেতে

হৃদয়েতে।

পথের খনুলো ভিজিয়ে দেব

অপ্রনীরে।

যায় যদি যাক শৈলশিরে—

আসনুক ফিরে, আসনুক ফিরে।

লনুকিয়ে রব গিরিগানুহায়,

ভাকব উহায়—

আমার প্রপন ওর জাগরণ
রইবে খিরে।

মায়ের মায়ান্ত্য

মা।

ভাবনা করিস নে তুই—

এই দেখ্ মায়াদপণি আমার,

হাতে নিয়ে নাচবি যখন

দেখতে পাবি তাঁর কী হল দশা।

এইবার এসো এসো রুদুভৈরবের সন্তান,

জাগাও তান্ডবন্তা।

( अञ्थान

## তৃতীয় দৃশ্য

মায়ের মায়ান্তঃ প্রকৃতি । ওই দেখ্ পশ্চিমে মেঘ ঘনাল, মন্ত্র খাটবৈ মা, খাটবে— উড়ে যাবে শত্বুক সাধনা সন্ন্যাসীর শ্কনো পাতার মতন। নিববে বাতি, পথ হবে অন্ধকার, ঝড়ে-বাসা-ভাঙা পাখি ঘ্রে ঘ্রে পড়বে এসে মোর শ্বারে। দ্র্ দ্র্ করে মোর বক্ষ, মনের মাঝে ঝিলিক দিতেছে বিজন্পি। দ্রে যেন ফেনিয়ে উঠেছে সম্দ্র— তল নেই, ক্ল নেই তার। মন্ত্র খাটবে মা, খাটবে। এইবার আয়নার সামনে নাচ্ দেখি তুই, मा । দেখ্দেখি কী ছায়া পড়ল।

প্রকৃতির নৃত্য
প্রকৃতি। লম্জা, ছি ছি লম্জা!
আকাশে তুলে দুই বাহ্
অভিশাপ দিচ্ছেন কাকে।
নিজেরে মারছেন বহির বেত্র,
শেল বিংধছেন যেন আপনার মর্মে।
মা। ওরে বাছা, এখনি অধীর হলি যদি,
শোষে তোর কী হবে দশা।
প্রকৃতি। আমি দেখব না, আমি দেখব না,
আমি দেখব না তোর দপ্প।
ব্রুক ফেটে যায়, যায় গো,

কী ভয়ংকর দ্ঃখের ঘ্রণিঝঞ্জা---মহান বনম্পতি ধুলায় কি লুটাবে, ভাঙবে কি অদ্রভেদী তার গোরব। দেখব না, আমি দেখব না তোর দপণ। ना ना ना।

থাক্ তবে থাক্ এই মায়া। भा ।

> প্রাণপণে ফিরিয়ে আনব মোর মন্ত্র-নাড়ী যদি ছি'ডে যায় যাক.

ফুরায়ে যায় যদি যাক নিশ্বাস। সেই ভালো মা, সেই ভালো।

থাক্ তোর মন্ত, থাক্ তোর— আর কাজ নাই, কাজ নাই, কাজ নাই।

না না, পড়্মন্ত তুই, পড়্তোর মন্ত্র-পথ তো আর নেই বাকি! আসবে সে, আসবে সে, আসবে, আমার জীবনমৃত্যু-সীমানায় আসবে। নিবিড় রাত্রে এসে পেবছবে পান্থ, বুকের জনালা দিয়ে আমি জ্বালিয়ে দিব দীপখানি--সে আসবে।

দর্গ্থ দিয়ে মেটাব দর্গথ তোমার। স্নান করাব অতল জলে বিপত্রল বেদনার। মোর সংসার দিব যে জনালি, শোধন হবে এ মোহের কালি— মরণব্যথা দিব তোমার চরণে উপহার।

বাছা, মোর মন্ত্র আর তো বাকি নেই, या । প্রাণ মোর এল কপ্ঠে।

> মা গো, এতদিনে মনে হচ্ছে যেন টলেছে আসন তাঁহার।

ওই আসছে, আসছে, আসছে। या वर् मृत्त, या लक रयाजन मृत्त,

> যা চন্দ্রসূর্য পেরিয়ে, ওই আসছে, আসছে, আসছে— কাঁপছে আমার বক্ষ ভূমিকম্পে।

বলু দেখি বাছা, কী তুই দেখছিস আয়নায়।

প্রকৃতি।

প্রকৃতি।

#### ন্ভানাট্য চন্ডালিকা

আনন্দের ছায়া-অভিনর

মা ৷ ওরে পাষাণী. কী নিষ্ঠ্র মন তোর, কী কঠিন প্রাণ, এখনো তো আছিস বে'চে। ক্ষ্যোর্ত প্রেম, তার নাই দয়া, প্রকৃতি। তার নাই ভয়, নাই লঙ্জা। নিষ্ঠার পণ আমার, আমি মানব না হার, মানব না হার-বাঁধব তাঁরে মায়াবাঁধনে. জড়াব আমারি হাসি-কাঁদনে। ওই দেখা, ওই নদী হয়েছেন পার— একা চলেছেন ঘন বনের পথে। যেন কিছু নাই তাঁর চোখের সম্মুখে— নাই সত্য, নাই মিথ্যা: নাই ভালো, নাই মন্দ।

মাকে নাড়া দিয়ে

দুবল হোস নে হোস নে,

এইবার পড় তোর শেষনাগমলা—

নাগপাশ-বন্ধনমলা।

মা। জাগে নি এখনো জাগে নি
রসাতলবাসিনী নাগিনী।

বাজ্ বাজ্ বাজ্ বাশি, বাজ্ রে

মহাভীমপাতালী রাগিণী,

জেগে ওঠ্ মায়াকালী নাগিনী—

ওরে মোর মলো কান দে—

টান দে, টান দে, টান দে, টান দে।

বিষগজনে ওকে ডাক দে—

পাক দে, পাক দে, পাক দে, পাক দে।

গহরর হতে তুই বার হ,

সপতসমান পার হ।

বেংধ তারে আন্রে—
টান্রে, টান্রে, টান্রে, টান্রে ।
নাগিনী জাগল, জাগল, জাগল—
পাক দিতে ওই লাগল, লাগল, লাগল—
মায়াটান ওই টানল, টানল, টানল।
বেংধে আনল, বেংধে আনল, বেংধে আনল।

এইবার নৃত্যে করো আহ্বান—
ধর্ তোরা গান।
আয় তোরা যোগ দিবি আয়
যোগিনীর দল।
আয় তোরা আয়,
আয় তোরা আয়,
আয় তোরা আয়,
আয় তোরা আয়

ঘুমের ঘন গহন হতে যেমন আসে বেংন. সকলে। তেমনি উঠে এসো এসো। শমীশাখার বক্ষ হতে যেমন জনলে অণিন, তেমনি তুমি এসো এসো। ঈশানকোণে কালো মেঘের নিষেধ বিদারি যেমন আসে সহসা বিদ্যুৎ, তেমনি তুমি চমক হানি এসো হদয়তলে, এসো তুমি, এসো তুমি, এসো এসো। আঁধার যবে পাঠায় ডাক মৌন ইশারায়, যেমন আসে কালপর্র্য সন্ধ্যাকাশে তেমনি তুমি এসো, তুমি এসো এসো। স্দ্র হিমাগরির শিখরে মন্ত্র হবে প্রেরণ করে তাপস বৈশাখ, প্রথর তাপে কঠিন ঘন তুষার গলায়ে বন্যাধারা যেমন নেমে আসে— তেমনি তুমি এসো, তুমি এসো এসো। আর দেরি করিস নে, দেখ্ দপ্ণ-मा । আমার শক্তি হল যে ক্ষয়। না, দেখৰ না আমি দেখৰ না, প্রকৃতি। আমি শুনব— মনের মধ্যে আমি শ্নব, ধ্যানের মধ্যে আমি শ্নব, তাঁর চরণধর্বান। ' ७ই দেখ্ এল ঝড়, এল ঝড়্, তাঁর আগমনীর ওই ঝড়— পৃথিবী কাঁপছে থরো থরো থরো থরো,

গ্রের গ্রের করে মোর বক্ষ।

মা। তোর অভিশাপ নিয়ে আসে হতভাগিনী।

প্রকৃতি। অভিশাপ নয় নয়, অভিশাপ নয় নয়— আনছে আমার জন্মান্তর,

মরণের সিংহম্বার ওই খ্লছে। ভাঙল ম্বার,

ভাঙল প্রাচীর,

ভাঙল এ জন্মের মিথ্যা।

ওগো আমার সর্বনাশ,

ওগো আমার সর্বস্ব,

তুমি এসেছ

আমার অপমানের চ্ডায়।

মোর অন্ধকারের উধের্ব রাথো
তব চরণ জ্যোতিম্য।

মা। ও নিষ্ঠ্র মেয়ে,

আর যে সহে না, সহে না, সহে না।

প্রকৃতি। ওমা, ওমা, ওমা,

ফিরিয়ে নে তোর মন্দ্র এখনি এখনি এখনি। ও রাক্ষ্মনী, কী কর্রাল তুই, কী কর্রাল তুই— মর্রাল নে কেন পাপীয়সী।

কোথা আমার সেই দীক্ত সম্বজ্বল

শ্বন্ত স্ক্রনিম্ল

সাদ্রে স্বর্গের আলো। আহা কী স্লান, কী ক্লান্ত—

হাকা•লান, কা**কা**•৩—

আত্মপরাভব কী গভীর।

যাক যাক যাক, সুৰু যাক সুৰু যাক

সব যাক, সব যাক---

অপমান করিস নে বীরের,

জয় হোক তাঁর,

জয় হোক তাঁর, জয় হোক।

আনন্দের প্রবেশ

প্রভু, এসেছ উন্ধারিতে আমায়, দিলে তার এত ম্লা,

নিলে তার এত দ**ঃ**খ।

ানলে তার এত দ্বঃ ক্ষমা করো, ক্ষমো করো—

মাটিতে টেনেছি তোমারে, এনেছি নীচে, ধ্লি হতে তুলি নাও আমায় তব প্ণালোকে। ক্ষমা করো।

জয় হোক তোমার জয় হোক। আনন্দ। কল্যাণ হোক তব্, কল্যাণী।

সকলে বৃদ্ধকে প্রণাম

যোচ্চনত স্মধব্র ঞানলোচনো লোকস্স পাপ্পকিলেসঘাতকো

वन्नामि व्यथः अद्यानत्वन उः।

# নৃতানাটা মায়ার খেলা

রচনা : ১৯৩৮

১৮৮৮ সালে প্রকাশিত 'মায়ার খেলা'র পরিবর্তিত র্প 'ন্তানাটা মায়ার খেলা' বিশ্বভারতী-প্রকাশিত গীতবিতান তৃতীয় খণ্ডে (আশ্বন ১৩৫৭) 'পরিশিষ্ট' র্পে প্রথম মন্দ্রিত হয়। ন্তানাটাটির কল্পনা ও রচনা শ্রন্ হয় ১৩৪৫ অগ্রহায়ণে। তবে সম্পূর্ণ ন্তানাটা কবির জীবদ্দশায় অভিনীত বা মন্দ্রিত হয় নি।

পাণ্ডুলিপিতে প্রদত্ত নির্দেশে সংশয়ের অবকাশস্থলে [ ] চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।

## প্রথম দৃশ্য

#### কানন

#### মায়াকুমারীগণ

মোরা জলে স্থলে কত **ছলে মায়াজাল গাঁথি**। সকলে। প্রথমা। মোরা স্বপন রচনা করি অলস নয়ন ভরি। গোপনে হৃদয়ে পশি কুহক-আসন পাতি। দ্বিতীয়া। তৃতীয়া। মোরা মদির তর**জা তুলি বস**ন্তসমীরে। প্রথমা। म् जाभा जागा थाए थाए আধো তানে ভাঙা গানে **শ্রমরগ**্পরাকুল বকুলের পাঁতি। সকলে৷ মোরা মায়াজা**ল গাঁথি**। দিবতীয়া। নরনারী-হিয়া মোরা বাঁধি মায়াপাশে। তৃতীয়া। কত ভুল করে তারা, কত কাঁদি হোস। মায়া করে ছায়া ফেলি মিলনের মাঝে, প্রথমা ৷ আনি মান অভিমান— দিবতীয়া। বিরহী স্বপনে পায় মিলনের সাথী সকলে। মোরা মায়াজা**ল গাঁথি।** 

# দ্বিতীয় দৃশ্য

## গ্হ

গমনোন্ম্থ অমর। শান্তার প্রবেশ
শান্তা। পথহারা তুমি পথিক যেন গো সন্থের কাননে—
ওগো যাও, কোথা যাও।
সন্থে ঢলোঢলো বিবশ বিভল পাগল নয়নে
তুমি চাও, কারে চাও।
কোথা গেছে তব উদাস হৃদয়, কোথা পড়ে আছে ধরণী,
মায়ার তরণী বাহিয়া যেন গো মায়াপ্রী-পানে ধাও—
কোন্ মায়াপ্রী-পানে ধাও।
অমর। জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত—

নবীন বাসনা-ভরে হৃদয় কেমন করে,
নবীন জীবনে হল জীবনত।
সন্থ-ভরা এ ধরায় মন বাহিরিতে চায়,
কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে—
তাহারে খুঞ্জিব দিক্-দিগনত।

মায়াকুমারীগণের প্রবেশ

সকলে। কাছে আছে দেখিতে না পাও।
তুমি কাহার সম্খানে দ্রে যাও।
মনের মতো কারে খংজে মর—
সে কি আছে ভূবনে।
সে যে রয়েছে মনে।
ওগো, মনের মতো সেই তো হবে
তুমি শৃভক্ষণে যাহার পানে চাও।
তোমার আপনার যেজন, দেখিলে না তারে?
তুমি যাবে কার দ্বারে।
যারে চাবে তারে পাবে না, যে মন

[ প্রস্থান ]

শাস্তার প্রতি

অমর! যেমন দখিনে বার্ ছুটেছে,
কে জানে কোথায় ফ্ল ফ্টেছে,
তেমনি আমিও, সখী, যাব—
না জানি কোথায় দেখা পাব।
কার সুধাস্বর-মাঝে জগতের গীত বাজে,
প্রভাত জাগিছে কার নয়নে,
কাহার প্রাণের প্রেম অনন্ত—
তাহারে খুজিব দিক্-দিগন্ত।

1 প্রস্থান

নেপথ্যে চাহিয়া

শার্চা। আমার প্রান্থ যাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাই গো।
তোমা ছাড়া আর এ জগতে মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো।
তূমি সুখ যদি নাহি পাও
যাও সুখের সন্ধানে যাও—
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়মাঝে,
আর কিছু নাহি চাই গো।
আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন
তোমাতে করিব বাস
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ মাস।
যদি আর-কারে ভালোবাস,
যদি আর ফিরে নাহি আস,
তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও—
আমি যত দুখ পাই গো।

# তৃতীয় দৃশ্য

#### কানন

#### প্রমদার স্থীগণ

প্রথমা। সখী, সে গেল কোথায়। তারে ডেকে নিয়ে আয়। সকলো। দাঁড়াব ঘিরে তারে তর্তলায়। প্রথমা। আজি এ মধ্র সাঁঝে কাননে ফ্লের মাঝে হেসে হেসে বেড়াবে সে, দেখিব তায়।

দ্বিতীয়া। আকাশে তারা ফ্রটেছে, দখিনে বাতাস ছুটেছে. পাথিটি ঘ্রমঘোরে গেয়ে উঠেছে।

প্রথমা। আয় লো আনন্দময়ী, মধ্র বসন্ত লয়ে।

সকলে। লাবণ্য ফ্টাবি লো তর্লতায়।

#### প্রমদার প্রবেশ

প্রমদা। দে লো সখী, দে পরাইয়ে গলে সাধের বকুলফ্লহার— আধোফ্ট জাইগালি যতনে আনিয়া তুলি গাঁথি গাঁথি সাজায়ে দে মোরে, কবরী ভরিয়ে ফ্লভার। তুলে দে লো, চণ্ডল কুল্তল কপোলে পড়িছে বারে-বার।

প্রথমা। আজি এত শোভা কেন। আনদে বিবশা ষেন---

ম্বিতীয়া। বিশ্বাধরে হাসি নাহি ধরে, লাবণ্য করিয়া পড়ে ধরাতলে।

প্রথমা৷ স্থী, তোরা দেখে যা, দেখে যা—

তর্ণ তন্ এত র্পরাশি বহিতে পারে না ব্রিঝ আর।

শ্বিতীয়া। জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা,

কোরো না হেলা হে গরবিনী।
বৃথাই কাটিবে বেলা, সাজা হবে যে খেলা—
স্থার হাটে ফ্রাবে বিকিকিন।
মনের মান্য ল্কিয়ে আসে, দাঁড়ায় পাশে—
হেসে চলে যার জোয়ার-জলে ভাসিয়ে ভেলা।
দ্র্রভিধনে দ্বংখের পণে লও গো জিনি।
ফাগ্নন যখন যাবে গো নিয়ে ফ্লের ডালা
কী দিয়ে তখন গাঁথিবে তোমার বরণমালা হে গরবিনী।
বাজবে বাঁশি দ্রের হাওয়ায়,
চোখের জলে শ্নো চাওয়ায় কাটবে প্রহর—
বাজবে ব্বেক বিদায়পথের চরণ ফেলা হে গরবিনী।

তৃতীয়া। সখী, বহে গেল বেলা, শুধু হাসি খেলা

এ কি আর ভালো লাগে।

আকুল তিয়াষ প্রেমের পিয়াস প্রাণে কেন নাহি জাগে।

কবে আর হবে থাকিতে জীবন

আখিতে আখিতে মদির মিলন—

মধ্র হ্তাশে মধ্র দহন নিতিনব অন্রাগে।

তরল কোমল নয়নের জল নয়নে উঠিবে ভাসি.

সে বিষাদনীরে নিবে যাবে ধীরে প্রথর চপল হাসি।
উদাস নিশ্বাস আকুলি উঠিবে,
আশা-নিরাশায় পরান ট্রটিবে—
মরমের আলো কপোলে ফ্রটিবে শরম-অর্ণ রাগে।
প্রমদা। ওলো, রেখে দে সখী, রেখে দে--মিছে কথা ভালোবাসা।
স্বথের বেদনা, সোহাগযাতনা— ব্রিফতে পারি না ভাষা।
ফ্লের বাঁধন, সাধের কাঁদন,
পরান সাপিতে প্রাণের সাধন,
লহো লহো' ব'লে পরে আরাধন— পরের চরণে আশা।
তিলেক দরশ পরশ মাগিয়া
বরষ বরষ কাতরে জাগিয়া
পরের ম্বের হাসির লাগিয়া অগ্র্সাগরে ভাসা—
জীবনের স্বখ খাঁজবারে গিয়া জীবনের স্বখ নাশা।

অমরের প্রবেশ প্রমদার প্রতি

আমর। যেয়ো না, যেয়ো না, যেয়ো না ফিরে।
দাঁড়াও, চরণদন্টি বাড়াও হদয়-আসনে।
তুমি রঙিন মেঘমালা যেন ফাগ্ননসমীরে।

প্রমদা। কে ডাকে। আমি কভু ফিরে নাহি চাই— আমি কভু ফিরে নাহি চাই।

অমর। ভোমায় ধরিতে চাহি, ধরিতে পারি নে-তুমি গঠিত স্বপনে।
মোরে রেখো না, রেখো না
তব চঞ্চল লীলা হতে রেখো না বাহিরে।

প্রমদা। কে ডাকে। আমি কভু ফিরে নাহি চাই।
কত ফ্ল ফুটে উঠে, কত ফুল যায় টুটে—
আমি শুধু বহে চলে যাই।
পরশ পুলকরস-ভরা রেখে যাই, নাহি দিই ধরা।
উড়ে আসে ফুলবাস, লতাপাতা ফেলে শ্বাস,
বনে বনে উঠে হ ুতাশ—
চাকিতে শুনিতে শুধু পাই—চলে যাই।
আমি কভু ফিরে নাহি চাই।

[ অমরের প্রস্থান ]

অশোকের প্রবেশ

অশোক। এসেছি গো এসেছি, মন দিতে এসেছি—
যারে ভালোবেসেছি।
ফ্লদলে ঢাকি মন যাব রাখি চরণে,
পাছে কঠিন ধরণী পায়ে বাজে—
রেখো রেখো চরণ হাদিমাঝে।

নাহয় দ'লে যাবে, প্রাণ ব্যথা পাবে— আমি তো ভেসেছি, অক্লে ভেসেছি।

প্রমদা। ওকে বলো সখী, বলো, কেন মিছে করে ছল।
মিছে হাসি কেন সখী, মিছে আখিজল।
জানি নে প্রেমের ধারা, ভয়ে তাই হই সারা—
কে জানে কোখায় সমুধা কোথা হলাহল।

সথীগণ। কাঁদিতে জানে না এরা, কাঁদাইতে জানে কল—
মূখের বচন শানে মিছে কী হইবে ফল!
প্রেম নিয়ে শাধ্য খেলা, প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা—
ফিরে যাই এই বেলা চলো সখী, চলো।

[ প্রস্থান

## চতুর্থ দৃশ্য

#### কানন

#### [অমর শাশ্তা ও সখী]

শাশতা। তারে দেখাতে পারি নে কেন প্রাণ খুলে গো—
ব্ঝাতে পারি নে হদয়বেদনা।
কেমনে সে হেসে চলে যায়, কোন্ প্রাণে ফিরেও না চায়—
এত সাধ এত প্রেম করে অপমান।

সখী। সনুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না— শা্ধন্ সনুখ চলে যায়।
শাশতা। এত ব্যথা-ভরা ভালোবাসা কেহ দেখে না,
প্রাণে গোপনে রহিল।
এ প্রেম কুসনুম যদি হ'ত প্রাণ হতে ছি'ড়ে লইতাম,
তার চরণে করিতাম দান—
ব্নির সে তুলে নিত না, শা্কাত অনাদরে—
তব্ব তার সংশয় হত অবসান।

[ প্রস্থান ]

অমর। আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি, পরের মন নিয়ে কী হবে। আপন মন যদি ব্রিফতে নারি পরের মন ব্রুফে কে কবে।

সখী। অবোধ মন লয়ে ফেরো ভবে, বাসনা কাঁদে প্রাণে হাহারবে। এ মন দিতে চাও দিয়ে ফেলো— কেন গো নিতে চাও মন তবে।

অমর। স্বপনসম সব জেনেছি মনে— 'তোমার কেহ নাই এ গ্রিভুবনে, যেজন ফিরিতেছে আপন আশে তুমি ফিরিছ কেন তাহার পাশে।

নয়ন মেলি শা্ধা দেখে যাও, হৃদয় দিয়ে শা্ধা শান্তি পাও। স্থী। তোমারে মুখ তুলে চাহে না যে থাক্সে আপনার গরবে।

অমর। ভালোবেসে যদি সূখ নাহি তবে কেন. তবে কেন মিছে ভালোবাসা।

সখী। 'মন দিয়ে মন পেতে চাহি'— ওগো কেন, ওগো কেন মিছে এ দ্রাশা।

रुपरा जनवारा वामनात विथा, অমর। নয়নে সাজায়ে মায়া-মরীচিকা, শহুধ্য ঘ্রে মরি মর্ভুমে।

ওগো কেন, ওগো কেন মিছে এ পিপাসা। সখী। আপনি যে আছে আপনার কাছে নিখিল জগতে কী অভাব আছে— আছে মন্দ সমীরণ. প্রুপবিভূষণ. কোকিলক্জিত কুঞ্জ।

বিশ্বচরাচর লাংশত হয়ে যায়— অমর। একি **ঘোর প্রেম অ**ন্ধরাহ**ুপ্রা**র জীবন যৌবন গ্রাসে।

তবে কেন, তবে কেন মিছে এ কুয়াশা। সখী।

### প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ

স্বথে আছি, স্বথে আছি, স্থা, আপন-মনে। श्रममा ।

প্রমদা ও স্থীগণ ৷ কিছ্ম চেয়ো না, দুরে যেয়ো না—

শ্ব্ব চেয়ে দেখো, শ্ব্ব ঘিরে থাকো কাছাকাছি ৷

প্রমদা। সখা. নয়নে শ্ব্ব জানাবে প্রেম, নীরবে দিবে প্রাণ। রচিয়া ললিত মধ্বর বাণী আড়ালে গাবে গান। গোপনে তুলিয়া কুস্ম গাঁথিয়া রেখে যাবে মালাগাছি।

প্রমদা ও সখীগণ। মন চেয়ো না. শা্ধ্য চেয়ে থাকো---**শ**্বধ্ব ঘিরে থাকো কাছাকাছি।

> মধ্র জীবন, মধ্র রজনী, মধ্র মলয়বায়। প্রমদা। এই মাধ্রীধারা বহিছে আপনি, কেহ কিছ, নাহি চায়। আমি আপনার মাঝে আপনি হারা, আপন সৌরভে সারা। যেন আপনার মন আপনার প্রাণ আপ**নারে স**র্ণপয়াছি।

অমর। ভালোবেসে দৃখ সেও সৃখ, সৃখ নাহি আপনাতে।

না না না, স্থা, ভুলি নে ছলনাতে। প্রমদা ও সখীগাণ।

মন দাও দাও, দাও সখী, দাও পরের হাতে। অমর।

না না না, মোরা ভুলি নে ছলনাতে। প্রমদা ও স্থীগণ।

স্থের শিশির নিমেষে শ্কায়, স্থ চেয়ে দ্ব ভালো! অমর। আনো সজল বিমল প্রেম ছলছল নলিননয়নপাতে।

প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা ভূলি নে ছলনাতে।

অমর। রবির কিরণে ফ্রটিয়া নলিনী আপনি ট্রটিয়া যায়,

সূথ পায় তায় সে।

চির-কলিকাজনম কে করে বহন চির শিশিররাতে।

প্রমদা ৩ সংখীগণ। না না না, মোরা ভুলি নে ছলনাতে।

ু প্ৰস্থান

#### [ প্নঃপ্রবেশ ]

প্রমদা। দুরে দাঁড়ায়ে আছে, কেন আসে না কাছে। যা তোরা যা সখী, যা শুধা গে

ওই আকুল অধর আঁখি, কী ধন যাচে।

স্থীগণ। ছি ওলো ছি, হল কী, ওলো স্থী।

প্রথমা। লাজবাঁধ কে ভাঙিল। এত দিনে শরম ট্রটিল!

তৃতীয়া। কেমনে যাব। কী শ্ধাব।

প্রথমা। লাজে মরি, কী মনে করে পাছে।

প্রমদা। যা তোরা যা সখী, যা শ্যা গে— ওই আকুল অধর আঁখি কী ধন যাচে।

#### অমরের প্রতি

স্থীগণ। ওগো, দেখি, আঁখি তুলে চাও— তোমার চোখে কেন ঘুমঘোর।

অমর। আমি কী যেন করেছি পান, কোন্ মদিরারস-ভার। আমার চোখে তাই খুমঘোর।

সখীগণ। ছিছিছি।

অমর। সখী, ক্ষতি কী।

এ ভবে কেহ জ্ঞানী অতি কেহ ভোলা-মন,

কেহ সচেতন কেহ অচেতন,

কাহারো নয়নে হাসির কিরণ কাহারো নয়নে লোর— আমার চেখে শুধ্ব ঘুমঘোর।

সখীগণ। সখা, কেন গো অচলপ্রায় হেথা দাঁড়ায়ে তর্ছায়।

অমর। অবশ হদয়ভারে চরণ চলিতে নাহি চায়, তাই দাঁড়ায়ে তরুছায়।

স্থীগণ। ছিছিছি।

অমর। সখী, ক্ষতি কী।

এ ভবে কেহ পড়ে থাকে কেহ চলে যায়,

কেহ বা আলসে চলিতে না চায়,

কেহ বা আপনি স্বাধীন কাহারো চরণে পড়েছে ভোর—

কাহারো নয়নে **লেগেছে ঘোর।** 

স্থীগণ। ওকে বোঝা গেল না—চলে আয়া, চলে আয়া।

ও কী কথা-যে বলে সখী, কী চোখে যে চায়।

চলে আয়, চলে আয়।

লাজ ট্টে শেষে মরি লাজে মিছে কাজে। ধরা দিবে না যে, বলো, কে পারে তায়। আপনি সে জানে তার মন কোথায়! চলে আয়, চলে আয়।

প্রস্থান

## পণ্ডম দৃশ্য

#### কানন

প্রমদা, স্থীগণ, অশোক ও কুমারের প্রবেশ

কুমার। সখী, সাধ করে যাহা দেবে তাই লইব। সখীগণ। আহা মরি মরি, সাধের ভিখারী,

তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন।

কুমার। দাও যদি ফ্ল, শিরে তুলে রাখিব।

সখীগণ। দেয় যদি কাঁটা?

কুমার। তাও সহিব।

স্থীগণ। আহা মরি মরি, সাধের ভি**খা**রী,

তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন।

কুমার। যদি একবার চাও, স্থী, মধ্র নয়ানে ওই আখিস,খাপানে চিরজীবন মাতি রহিব।

স্থীগণ। যদি কঠিন কটাক্ষ মিলে?

কুমার। তাও হৃদয়ে বি'ধায়ে চিরজীবন বহিব।

স্থীগণ। আহা মরি মরি, সাধের ভিথারী,

তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন।

প্রমদা। এ তো খেলা নয়, খেলা নয়—

এ-যে হদয়দহন জন্মলা সখী। এ-যে প্রাণ-ভরা ব্যাকুলতা, গোপন মর্মের ব্যথা—

এ-যে কাহার চরণোন্দেশে জীবন-মরণ ঢালা।

কে যেন সতত মোরে ভাকিয়ে আকুল করে—

'যাই যাই' করে প্রাণ, ষেতে পারি নে।

যে কথা বলিতে চাহি তা ব্ৰিঝ বলিতে নাহি— কোখায় নামায়ে রাখি, সখী, এ প্রেমের ডালা!

যতনে গাঁথিয়ে শেষে পরাতে পারি নে মালা।

প্রথমা সখী ৷ সেজন কে, সখী, বোঝা গেছে

আমাদের সখী যারে মন প্রাণ স'পেছে।

**শ্বিতীয়া** ও তৃতীয়া। ও সে কে, কে, কে।

প্রথমা। ওই-বে তর্তলে, বিনোদমালা গলে,

ना जानि कान् ছल वस्त्र तस्त्रष्ट ।

শ্বিতীয়া। সখী, কী হবে—

ও কি কাছে আসিবে কভু। কথা কবে?

তৃতীয়া। ও কি প্রেম জানে। ও কি বাঁধন মানে। ও কী মায়াগুণে মন লয়েছে।

দ্বিতীয়া। বিভল আঁখি তুলে আঁখি-পানে চায়,

যেন কী পথ ভূলে এল কোথায় ওগো।

তৃতীয়া। যেন কী গানের স্বরে প্রবণ আছে ভ'রে, যেন কোনু চাঁদের আলোয় মণ্ন হয়েছে।

প্রমদা। সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে।
তারে আমার মাথার একটি কুস্ম দে।
যদি শ্বায় কে দিল কোন্ ফ্লকাননে—
মোর শপথ, আমার নামটি বলিস নে।

সখীগণ। তারে কেমনে ধরিবে, সখী, যদি ধরা দিলে!

প্রথমা তারে কেমনে কাঁদাবে, যদি আপনি কাঁদিলে!

দিবতীয়া। যদি মন পেতে চাও, মন রাখো গোপনে।

তৃতীয়া। কে তারে বাঁধিবে, তুমি আপনায় বাঁধিলে।

#### নিকটে আসিয়া প্রমদার প্রতি

আমর। সকল হদয় দিয়ে ভালোবেসেছি যারে
সে কি ফিরাতে পারে সখী!
সংসারবাহিরে থাকি, জানি নে কী ঘটে সংসারে।
কে জানে, হেথায় প্রাণপণে প্রাণ যারে চায়
তারে পায় কি না-পায়—জানি নে।
ভয়ে ভয়ে তাই এসেছি গো অজানা-হদয়-দ্বারে।
তোমার সকলই ভালোবাসি— ওই র্পরাশি.
ওই থেলা, ওই গান, ওই মধ্হাসি।
ওই দিয়ে আছ ছেয়ে জীবন আমারই—
কোথায় তোমার সীমা ভূবনমাঝারে।

সখীগণ। তুমি কে গো, সখীরে কেন জানাও বাসনা।

শ্বিতীয়া। কে জানিতে চায় তুমি ভালোবাস কি ভালোবাস না।

প্রথমা। হাসে চন্দ্র. হাসে সন্ধ্যা, ফ্রন্প্ল কুঞ্জকানন— হাসে হৃদয়বসন্তে বিকচ যৌবন। তুমি কেন ফেল শ্বাস, তুমি কেন হাস না।

সকলে। এসেছ কি ভেঙে দিতে খেলা—

সখীতে সখীতে এই হৃদয়ের মেলা।

শ্বিতীয়া। আপন দ<sub>্</sub>খ আপন ছায়া *লয়ে* যাও।

প্রথমা। জীবনের আনন্দ-পথ ছেড়ে দাঁড়াও।

তৃতীয়া। দ্র হতে করো প্জা হদরকমল-আসনা।
অমর। তবে সাুথে থাকো, সাুথে থাকো। আমি যাই—যাই।

প্রমদা। সখী, ওরে ডাকো, মিছে খেলায় কাজ নাই।

সখীগণ। অধীরা হোয়ো না সখী!

আশ মেটালে ফেরে না কেহ, আশ রাখি<mark>লে</mark> ফেরে।

অমর। ছিলাম একেলা আপন ভুবনে—এর্সেছি এ কোথায়। হেথাকার পথ জানি নে, ফিরে যাই। যদি সেই বিরামভবন ফিরে পাই।

[ প্রস্থান

প্রমদা। সখী, ওরে ডাকো ফিরে। মিছে খেলা মিছে হেলা কাজ নাই। সখীগণ। অধীরা হোরো না সখী! আশ মেটালে ফেরে না কেহ, আশ রাখিলে ফেরে।

[ প্রস্থান

# यक्त मृभा

#### অমর ও শাল্তা

অমর। আমার নিখিল ভূবন হারালেম আমি যে। বিশ্ববীণার রাগিণী যায় থামি যে। গ্রহারা হৃদয় ফায় আলোহারা পথে হায়--গহন তিমিরগ্রহাতলে যাই নামি যে। তোমারই নয়নে সন্ধ্যাতারার আলো, আমার পথের অন্ধকারে জ্বালো জ্বালো। মরীচিকার পিছে পিছে তৃষ্ণাতণত প্রহর কেটেছে মিছে : দিন-অবসানে তোমারই হৃদয়ে শ্রান্ত পান্থ অমৃততীর্থাগানী যে। শ্ৰুতা ৷ जून कारता ना भा, जून कारता ना, जून কোরো না ভালোবাসায়। <u> जुलासा ना, जुलासा ना, जुलासा ना निष्कल जाभासः</u> বিচ্ছেদদ্রখ নিয়ে আমি থাকি, দেয় না সে ফাঁকি— পরিচিত আমি তার ভাষায়। দয়ার ছলে তুমি হোয়ো না নিদয়। হৃদয় দিতে চেয়ে ভেঙো না হৃদয়। रतरथा ना नर्य करत- मतरात वाँगिरा मर्भ करत টেনে নিয়ে যেয়ো না সর্বনাশায়। ভূল কর্মেছন**্, ভূল ভেঙেছে**। অমর। জেগেছি, জেনেছি— আর ভুল নয়, ভুল নয়। মায়ার পিছে পিছে ফিরেছি, জেনেছি দ্বপন সবই মিছে— বিধৈছে কাঁটা প্রাণে—এ তো ফর্ল নয়, ফর্ল নয়। ভালোবাসা হেলা করিব না, रथला कतित ना लए भन-एक्ला कतित ना। তব হৃদয়ে, সখী, আশ্রয় মাগি।

**অতল সাগর সংসারে—এ তো ক্ল নয়, ক্ল নয়।** 

### প্রমদার সখীগণের প্রবেশ দরে হইতে

সখীগণ। আলি বারবার ফিরে যায়, আলি বারবার ফিরে আসে— তবে তো ফুল বিকাশে।

প্রথমা। কলি ফর্টিতে চাহে, ফোটে না—মরে লাজে, মরে হাসে। ভুলি মান অপমান দাও মন প্রাণ, নিশিদিন রহো পাশে।

শ্বিতীয়া। ওগো, আশা ছেড়ে তব্ আশা রেখে দাও হৃদয়রতন-আশে।
সকলে। ফিরে এসো ফিরে এসো—বন মোদিত ফুলবাসে।

আজি বিরহরজনী, ফ্লু কুস্ম শিশিরসলিলে ভাসে।

আমর। ডেকো না আমারে ডেকো না—ডেকো না।
চলে যে এসেছে মনে তারে রেখো না।
আমার বেদনা আমি নিয়ে এসেছি,
মল্যু নাহি চাই যে ভালো বেসেছি।
কৃপাকণা দিয়ে আখিকোণে ফিরে দেখো না।
আমার দ্বঃখ-জোয়ারের জলস্রোতে।
নিয়ে যাবে মোরে সব লাঞ্ছনা হতে।
দ্রে যাব যবে সরে তথন চিনিবে মোরে—
অবহেলা তব ছলনা দিয়ে ঢেকো না।

অমরের প্রতি

শানতা। না ব্ঝে কারে তুমি ভাসালে আঁথিজলে।
ওগো, কে আছে চাহিয়া শ্ন্যপথপানে—
কাহার জীবনে নাহি স্থ, কাহার পরান জবলে।
পড় নি কাহার নয়নের ভাষা,
বোঝ নি কাহার মরমের আশা, দেখ নি ফিরে—
কার ব্যাকুল প্রাণের সাধ এসেছ দ'লে।

অমর। যে ছিল আমার স্বপনচারিণী
তারে বৃঝিতে পারি নি—
দিন চলে গেছে খ্র্লিতে খ্র্লিতে।
শৃতখনে কাছে ডাকিলে, লঙ্জা আমার ঢাকিলে গো—
তোমারে সহজে পেরেছি ব্রঝিতে।
কে মোরে ফিরাবে অনাদরে কে মোরে ডাকিবে কাছে,
কাহার প্রেমের বেদনায় আমার ম্ল্যু আছে—
এ নিরন্তর সংশয়ে আর পারি নে ব্রঝিতে।
তোমারেই শৃথ্যু পেরেছি ব্রঝিতে।

[ প্রস্থান

[শা•তা] হায় হতভাগিনী,

স্রোতে ব্থা গেল ভেসে, ক্লে তরী লাগে নি, লাগে নি।
কাটালি বেলা বীণাতে স্বর বে'ধে—
কঠিন টানে উঠল কে'দে,
ছিন্ন তারে থেমে গেল-যে রাগিণী।
এই পথের ধারে এসে ডেকে গেছে তোরে সে।
ফিরায়ে দিলি তারে রুম্ধানারে।
ব্রুক জনলে গেল গো. ক্ষমা তব্তু কেন মাগি নি।

### সুক্তম দুশ্য

#### কানন

অমর শাশ্তা অন্যান্য পর্রনারী ও পৌরজন

দ্বীগণ। এসো এসো, বসন্ত ধরাতলে।
আনো কুহুতান, প্রেমগান।
আনো গন্ধমদভরে অলস সমীরণ।
আনো নবযোবনহিল্লোল, নব প্রাণ—
প্রফ্লুলবীন বাসনা ধরাতলে।

প্র্ব্যগণ। এসো থরথর কম্পিত মর্মরম্খরিত
নব পল্লবপ্লাকিত
ফুল-আকুল মালতীবল্লিবিতানে—
সুখছায়ে মধ্বায়ে এসো এসো।
এসো অর্ণচরণ কমলবরন তর্ণ উষার কোলে।
এসো জ্যোৎস্নাবিবশ নিশীথে কলকল্লোলতটিনীতীরে
সুখসুশ্তসরসীনীরে এসো এসো।

দ্বীগণ। এসো যোবনকাতর হৃদয়ে, এসো মিলনস্খালস নয়নে, এসো মধ্র শ্রমমাঝারে—দাও বাহুতে বাহু বাঁধি। নবীনকুস্মপাশে রচি দাও নবীন মিলনবাঁধন।

প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ

অমর। এ কি স্ব\*ন! এ কি মায়া! এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া।

পার্ব্যগণ। ও কি এল, ও কি এল না— বোঝা গেলে না, গেলে না। ও কি মায়া কি স্বপনছায়া— ও কি ছলনা।

অমর। ধরা কি পড়ে ও র্পেরই ডোরে। গানেরই তানে কি বাঁধিবে ওরে। ও-ষে চিরবিরহেরই সাধনা।

শান্তা। ওর বাঁশিতে কর্বণ কী স্র লাগে
বিরহ্মিলন্মিলিত রাগে।
স্থে কি দ্থে ও পাওয়া না-পাওয়া,
হদয়বনে ও উদাসী হাওয়া—
ব্ঝি শ্ধু ও পরম কামনা।

অমর। একি স্বর্ণন! একি মায়া! একি প্রমদা! একি প্রমদার ছায়া।

স্থীগণ। কোন্সে ঝড়ের ভূল ঝরিয়ে দিল ফ্ল, প্রথম যেমনি তর্ন মাধ্রী মেলেছিল এ ম্কুল। নব প্রভাতের ভারা সম্ধ্যাবেলায় হয়েছে পথহারা। অমরাবতীর সার্বযাবতীর এ ছিল কানের দাল।
এ যে মানুকুটশোভার ধন—
হায় গো দরদী কৈহ থাক যদি, শিরে দাও পরশন।
এ কি স্লোতে যাবে ভেসে দার দয়াহীন দেশে—
জানি নে, কে জানে দিন-অবসানে কোন্খানে পাবে ক্লাঃ

শান্তা। ছি ছি. মরি লাজে।

কে সাজালো মোরে মিছে সাজে।
বিধাতার নিষ্ঠার বিদ্রুপে নিয়ে এল চুপে চুপে
মোরে তোমাদের দ্বজনের মাঝে।
আমি নাই, আমি নাই—
আদরিণী, লহো তব ঠাঁই যেথা তব আসন বিরাজে।

শান্তা ও স্ত্রীগ্ণ।

শা্ভমিলনলগনে বাজা্ক বাঁশি, মেঘমা্ক গগনে জাগা্ক হাসি।

পর্র্যগণ। কত দুখে কত দুরে দুরে আধারসাগর ঘুরে ঘুরে সোনার তরী তীরে এল ভাসি। ওগো পুরবালা, আনো সাজিয়ে বরণভালা। যুগলমিলনমহোংসবে শুভু শঙ্খরবে

বসন্তের আনন্দ দাও উচ্ছ্বাসি। প্রমদা। আর নহে, আর নহে।

বসন্তবাতাস কেন আর শৃত্ব ফুলে বহে।
লগন গেল বয়ে, সকল আশা লয়ে—
এ কোন্ প্রদীপ জনল! এ-যে বক্ষ আমার দহে।
আমার কানন মর্ হল—
আজ এই সন্ধ্যা-অন্ধকারে সেথায় কী ফুল তোল।
কাহার ভাগ্য হতে বরণমালা হরণ কর—
ভাঙা ডালি ভর।
মিলনমালার কণ্টকভার কণ্ঠে কি আর সহে।

অমর। ছিল্ল শিকল পায়ে নিয়ে ওরে পাখি,
যা উড়ে, যা উড়ে, যা রে একাকী।
বাজবে তোর পায়ে সেই বন্ধ, পাখাতে পাবি আনন্দ—
দিশাহারা মেঘ যে গেল ডাকি।
নির্মাল দ্বংখে যে সেই তো ম্বিন্ত নির্মাল শ্নোর প্রেমে।
আত্মবিড়ম্বন দার্ণ লঙ্জা. নিঃশেষে যাক সে থেমে।
দ্বাশার মরাবাঁচায় এতদিন ছিলি তোর খাঁচায়—
ধ্লিতলে খাবি রাখি।

শানতা। যাক ছি'ড়ে, যাক ছি'ড়ে যাক মিথ্যার জাল।
দ্বঃখের প্রসাদে এল আজি ম্বান্তির কাল।
এই ভালো ওগো, এই ভালো— বিচ্ছেদবহিশিখার আলো।
নিষ্ঠার সত্য কর্ক বরদান— ঘ্রচে যাক ছলনার অন্তরাল।
যাও প্রিয়, যাও তুমি যাও জয়রথে। বাধা দিব না পথে।
বিদায় নেবার আগে মন তব স্বশ্ন হতে যেন জাগে—
নির্মাল হোক হোক সব জ্ঞাল।

মারাকুমারী। দ্বংথের যজ্ঞ-অনল-জন্তলনে জন্মে যে প্রেম দীপত সে হেম— নিত্য সে নিঃসংশয়, গৌরব তার অক্ষয়। দ্বাকাঞ্চার পরপারে বিরহতীর্থে করে বাস যেথা জনলে ক্ষ্ম হোমাণিনশিখায় চিরনৈরাশ, তৃষ্ণাদাহনম্ক অন্দিন অমলিন রয়। গৌরব তার অক্ষয়— অগ্র-উংস-জল-স্নানে তাপস মৃত্যুঞ্জয়।

: প্রস্থান

সকলে। আজ খেলা-ভাঙার খেলা খেলবি আয়।
স্থের বাসা ভেঙে ফেলবি আয়।
মিলন-মালার আজ বাঁধন তো ট্টবে,
ফাগ্ন-দিনের আজ স্বপন তো ছ্টবে—
উধাও মনের পাখা মেলবি আয়।
অস্তাগারির ওই শিখর-চ্ড়ে
ঝড়ের মেঘের আজ ধ্বজা উড়ে।
কালবৈশাখীর হবে-যে নাচন—
সাথে নাচুক তোর মরণ-বাঁচন,
হাসি কাঁদন পায়ে ঠেলবি আয়।

# শ্রামা

প্রকাশ : ১৯৩৯

কথা (১৯০০) কাব্যগ্রন্থের 'পরিশোধ' কবিতা অবলম্বনে রচিত 'পরিশোধ (নাট্যগীতি)' ১৯৩৬ সালে অভিনীত হয়, সেটিই 'শ্যামা' ন্ত্যনাট্যের আদি স্চনা। প্রবাসীতে (১৩৪৩ কার্তিক) প্রকাশিত সেই আদির্পটি বর্তমান খণ্ডে 'শ্যামা'র পরিশিষ্টর্পে ম্বিদ্রত।

## প্রথম দৃশ্য

#### বজ্রসেন ও তাহার বন্ধঃ

বন্ধঃ। তুমি ইন্দ্রমণির হার
এনেছ সুবর্ণ দ্বীপ থেকে—
রাজমহিষীর কানে যে তার থবর
দিয়েছে কে।
দাও আমার, রাজবাড়িতে দেব বেচে
ইন্দ্রমণির হার—
চিরদিনের মতো তুমি যাবে বেংচে।
বজ্রসেন।
আমি অনেক করেছি বেচাকেনা,
অনেক হয়েছে লেনাদেনা—

অনেক হরেছে লেনাদেন্— না না না, এ তো হাটে বিকোবার নয় হার—

না না না। কপ্ঠে দিব আমি তারি যারে বিনা ম্ল্যে দিতে পারি—

ওগো আছে সে কোথায়, আজো তারে হয় নাই চেনা।

ना ना ना वन्धः!

বন্ধু৷ জান নাকি

পিছনে তোমার রয়েছে রাজার চর।

বজ্রসেন। জানি জানি, তাই তো আমি

চলেছি দেশান্তর।

এ মানিক পেলেম আমি অনেক দেবতা প্ৰে,

বাধার সঙেগ যুক্তে---

এ মানিক দেব যারে অমনি তারে পাব খ**্জে**, চলেছি দেশ-দেশান্তর।

বন্ধ্ব দুরে প্রহরীকে দেখতে পেয়ে বজ্রসেনকে মালা-সমেত পালাতে বলস

কোটালের প্রবেশ

কোটাল। থামো থামো,

কোথায় চলেছ পালায়ে

সে কোন্ গোপন দায়ে।

আমি নগর-কোটালের চর।

ব্জুসেন। আমি বণিক, আমি চলেছি আপন ব্যবসায়ে,

চলেছি দেশাল্তর।

কোটাল। কী আছে তোমার পেটিকায়।

বাজবে বাঁশি দ্বের হাওয়ায়,
চোখের জলে শ্নো চাওয়ায়
কাটবে প্রহর—
কাজবে বুকে বিদায়পথে চরণ-ফেলা দিন্যামিনী,
হে গ্রবিনী।

শ্যামা। ধরা সে যে দেয় নাই, দেয় নাই,
যারে আমি আপনারে স'পিতে চাই—
কোথা সে যে আছে সংগোপনে,
প্রতিদিন শত তৃচ্ছের আড়ালে আড়ালে।
এসো মম সার্থক স্বংন,

করো মোর যৌবন স্কুনর,
দক্ষিণবায় আনো প্রুপবনে।
ঘ্রচাও বিষাদের কুহেলিকা,
নবপ্রাণমশ্রের আনো বাণী।
পিপাসিত জীবনের ক্ষুন্থ আশা
আঁধারে আঁধারে খোঁজে ভাষা—
শ্ন্যে পথহারা পবনের ছক্দে,
ঝরে-পড়া বকুলের গুল্ধে।

স্থীদের নৃত্যুচর্চা, শেষে শ্যামার সম্জা-সাধন, এমন সময় বজ্রসেন ছুটে এল। পিছনে কোটাল

কোটাল। ধর্ধর্ওই চোর, ওই চোর।

ব্দ্রুসেন। নই আমি নই চোর, নই চোর, নই চোর—

অন্যায় অপবাদে আমারে ফেলো না ফাঁদে।

কোটাল। ওই বটে, ওই চোর, ওই চোর, ওই চোর।

[ প্রস্থান

বক্সসেন যে দিকে গেল শ্যামা সে দিকে কিছ্কেণ তন্মর হয়ে তাকিয়ে রইল

শ্যামা। আহা মরি মরি,

মহেন্দ্রনিন্দতকানিত উন্নতদর্শন
কারে বন্দী করে আনে
চোরের মতন কঠিন শৃংখলে।
শীঘ্র যা লো সহচরী, যা লো, যা লো—
বল্ গে নগরপালে মোর নাম করি,
শ্যামা ডাকিতেছে তারে।
বন্দী সাথে লয়ে একবার
আাসে যেন আমার আলয়ে দয়া করি।

্রামা ও স্থীদের প্রস্থান

সখী। স্কারের কথন নিষ্ঠারের হাতে ঘ্রচাবে কে। নিঃসহায়ের অশ্রবারি পীড়িতের চক্ষে মুছাবে কে। আর্তের রুন্দনে হেরো ব্যথিত বস্থুরা, অন্যায়ের আরুমণে বিষবাণে জর্জরা— প্রবলের উৎপীড়নে কে বাঁচাবে দুর্বলেরে, অপ্যানিতেরে কার দয়া বক্ষে লবে ডেকে।

সেহচরীর প্রস্থান

বছ্রসেন ও কোটাল -সহ শ্যামার প্রনঃপ্রবেশ

শ্যামা। তোমাদের এ কী দ্রান্তি—

কে ওই পরেব্য দেবকান্তি,

প্রহরী, **মার মার**।

এমন করে কি ওকে বাঁধে।

দেখে যে আমার প্রাণ কাঁদে।

বন্দী করেছ কোন্দোষে।

কোটাল। চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে,

চোর চাই যে করেই হোক।

হোক-না সে যেই-কোনো লোক, চোর চাই।

নহিলে মোদের যাবে মান!

শ্যামা। নির্দোষী বিদেশীর রাখো প্রাণ,

দুই দিন মাগিন, সময়।

কোটাল। রাখিব তোমার অন্নয়;

म् इ मिन कात्राशास्त्र तस्त्र,

তার পর যা হয় তা হবে।

বজুসেন। এ কী খেলা হে **স্ন্দ্র**ী,

কিসের এ কোতুক।

দাও অপমান-দৃ্খ--

মোরে নিয়ে কেন, কেন এ কোতৃক।

শ্যামা। নহে নহে, এ নহে কৌতুক।

মোর অঙ্গের স্বর্ণ-অলংকার স্বাপ দিয়া শৃঙ্খল তোমার

নিতে পারি নিজ দেহে।

তব অপমানে মোর

অন্তরাত্মা আজি অপমান মানে।

[বক্সসেনকে নিয়ে প্রহরীর প্রস্থান

সভেগ শ্যামা কিছু দুর গিয়ে ফিরে এসে

भागा ।

রাজার প্রহরী ওরা অন্যায় অপবাদে

নিরীহের প্রাণ বধিবে ব'লে কারাগারে বাঁধে।

ওগো শোনো, ওগো শোনো, ওগো শোনো, আছ কি বীর কোনো,

দেবে কি ওরে জড়িয়ে মরিতে

অবিচারের ফাঁদে

অন্যায় অপবাদে।

উত্তীয়ের প্রবেশ

উত্তীয়।

ন্যায় অন্যায় জানি নে, জানি নে, জানি নে, শব্ধ তোমারে জানি

ওগো স্ক্রী।

চাও কি প্রেমের চরম ম্ল্য—দেব আনি, দেব আনি ওগো স্কুদরী।

প্রিয় যে তোমার, বাঁচাবে যারে,

নেবে মোর প্রাণঋণ—

তাহারি সংখ্য তোমারি বক্ষে

বাঁধা রব চিরদিন

মরণডোরে।

কেমনে ছাড়িবে মোরে,

ত্তগো স্বন্দরী।

अगुमा ।

এতদিন তুমি সখা, চাহ নি কিছ।; নীরবে ছিলে করি নয়ন নিচু।

রাজ-অংগ্রেরী মম করিলাম দান,

তোমারে দিলাম মোর শেষ সম্মান।

তব বীর-হাতে এই ভূষণের সাথে

আমার প্রণাম যাক তব পিছন পিছন।

উত্তীয়।

আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধ্রী করেছ দান তুমি জান নাই, তুমি জান নাই,

তুমি জান নাই তার ম্লোর পরিমাণ।

রজনীগন্ধা অগোচরে

যেমন রজনী স্বপনে ভরে

সোরভে,

তুমি জান নাই, তুমি জান নাই, তুমি জান নাই, মরমে আমার ঢেলেছ তোমার গানঃ

বিদায় নেবার সময় এবার হল—

প্রসন্ন মূখ তোলো,

মুখ তোলো, মুখ তোলো—

মধ্বর মরণে প্রণ করিয়া স'পিয়া যাব প্রাণ

চরণে।

যারে জান নাই, যারে জান নাই, যারে জান নাই.

তার **গোপন ব্যথার নী**রব রাহি হোক আজি অবসান।

শ্যামা হাত ধারে উত্তীরের মূখের দিকে চেয়ে রইল অলপক্ষণ পরে হাত ছেড়ে ধীরে ধীরে চলে গেল

সখী।

তোমার প্রেমের বীর্ষে

তোমার প্রবল প্রাণ সখীরে করিলে দান তব মরণের ডোরে

বাঁধিলে বাঁধিলে ওরে

## অসীম পাপে অনশ্ত শাপে।

তোমার চরম অর্ঘ্য

किनिल मधीत लागि नातकी त्थरमत न्दर्भ।

উত্তীয়। প্রহরী, ওগো প্রহরী,

লহো লহো লহো মোরে বাঁধি। বিদেশী নহে সে তব শাসনপাত্র,

আমি একা অপরাধী।

কোটাল। তুমিই করেছ তবে চুরি?

উত্তীয়। **এই দেখো রাজ-অগ্নরী** –

রাজ-আভরণ দেহে করেছি ধারণ আজি.

সেই পরিতাপে আমি কাঁদি।

I **উত্তীয়কে** লইয়া প্রহরীর প্রস্থান

স্থী। বুক যে ফেটে যায়, হায় হায় রে।

তোর তর্ণ জীবন দিলি নিষ্কারণে

মৃত্যুপিপা**সিন**ীর পায় রে।

ওরে সখা,

মধ্র দ্লভি যৌবনধন ব্যর্থ করিলি

কেন অকালে

প্রপবিহীন গীতিহারা মরণমর্র পারে,

ওরে সখা।

[ প্রস্থান

কারাগারে উত্তীর। প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। নাম লহো দেবতার; দেরি তব নাই আর,

দেরি তব নাই আর।

ওরে পাষণ্ড, লহ্যে চরম দণ্ড; তোর

অন্ত যে নাই আম্পর্ধার।

শ্যামার দ্রুত প্রবেশ

শ্যামা। থাম্রে, থাম্রে তোরা, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে—

দোষী ও-যে নয় নয়, মিথ্যা মিথ্যা সবই,

আমারি ছলনা ও যে—

বে'ধে নিয়ে যা মোরে

রাজার চরণে।

প্রহরী ৷ চুপ ক্রো, দ্রে যাও, দ্রে যাও নারী—

वाधा फिरहा ना, वाधा फिरहा ना।

া দুই হাতে মূখ ঢেকে শ্যামার প্রস্থান

প্রহরীর উত্তীয়কে হত্যা

সখী। কোন্ **অপর্প স্বর্গের** আলো

দেখা দিল রে প্রলয়রাত্রি ভেদি

मद्भिन मद्रशास्त्र, মরণমহিমা ভীষণের বাজালো বাঁশি। অকর্ণ নিম্ম ভুবনে দেখিন, এ কী সহসা— কোন্ আপনা-সমপণ, মুখে নিভায় হাসি।

# তৃতীয় দৃশ্য

বাজে গ্রু গ্রু শঙ্কার ডঙ্কা, শ্যামা । ঝঞ্চা ঘনায় দুরে ভীষণ নীরবে। কত রব সন্থেস্বপেনর ঘোরে আপনা ভূলে, **সহসা জাগিতে হবে রে**।

বঞ্জসেনের প্রবেশ

শ্যামা । হে বিদেশী এসো এসো। হে আমার প্রিয়, অভাগীরে কর্ণা করিয়ে।, এসো এসো। তোমা-সাথে এক স্লোতে ভাসিলাম আমি হে হৃদয়স্বামী,

জীবনে মরণে প্রভু।

এ কী আনন্দ, আহা---বজ্রুসেন! रुपरा एएट घुठाल मम मकल वन्ध।

দ্বঃখ আমার আজি হল যে ধন্য, মৃত্যুগহনে লাগে অমৃতস্কান্ধ।

এলে কারাগারে

রজনীর পারে উষাসম, মন্তির্পা অয়ি লক্ষ্মী দয়াময়ী।

रवाला ना, रवाला ना, रवाला ना শ্যামা।

আমি দ্য়াময়ী।

মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা। বোলো না। এ কারাপ্রাচীরে শিলা আছে যত নহে তা কঠিন আমার মতো।

আমি দ্য়াম্য়ী!

মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা। জেনো প্রেম চিরঋণী আপনারি হরষে,

জেনো, প্রিয়ে।

সব পাপ ক্ষমা করি ঋণশোধ করে সে। কলঙ্ক যাহা আছে, দ্রে হয় তার কাছে,

বজ্রুসেন।

# কালিমার 'পরে তার অমৃত সে বরষে। জেনো, প্রিয়ে।

প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে বাঁধন খনলে দাও, দাও দাও। ভূলিব ভাবনা পিছনে চাব না, পাল তুলে দাও, দাও দাও। প্রবল পবনে তরঙ্গা তুলিল--क्रमञ्ज म्योनन, म्योनन म्योनन, পাগল হে নাবিক, ভূলাও দিগ্বিদিক, পাল তুলে দাও, দাও দাও। হায় হায় রে হায় পরবাসী, হায় গৃহছাড়া উদাসী। অন্ধ অদৃষ্টের আহ্বানে কোথা অজানা অক্লে চলেছিস ভাসি। শানিতে কি পাস দ্র আকাশে কোন্ বাতাসে সর্বাশার বাঁশি। ওরে, নির্মাম ব্যাধ যে গাঁথে মরণের ফাঁসি: রঙিন মেঘের তলে গোপন অশ্রভলে বিধাতার দার্ণ বিদ্পেবজু

সাঞ্চ নীরব অট্রাস।

স্থী ৷

# চতুর্থ দ্শ্য

তারে কে তুই ভুলালি--

কোটালের প্রবেশ
কোটালা। প্রবী হতে পালিয়েছে যে প্রস্কুদরী
কোথা তারে ধরি, কোথা তারে ধরি।
রক্ষা রবে না, রক্ষা রবে না—
এমন ক্ষতি রাজার সবে না,
রক্ষা রবে না।
বন হতে কেন গোল অশোকমঞ্জরী
ফাল্যানের অপান শ্ন্য করি।
ওরে কে তুই ভুলালি,

# ফিরিয়ে দে তারে মোদের বনের দ্বলালী, তারে কে তুই ভূলালি।

প্রস্থান

সখীগণ ৷

মেয়েদের প্রবেশ। শেষে প্রহরীর প্রবেশ রাজভবনের সমাদর সম্মান ছেডে এল আমাদের স্থী।

দেরি কোরো না. দেরি কোরো না-কেমনে যাবে অজানা পথে অন্ধকারে দিক নির্রাখ।

অচেনা প্রেমের চমক লেগে প্রণয়রাতে সে উঠেছে জেগে— ধ্রবতারাকে পিছনে রেখে ধ্মকৈতৃকে চলেছে লখি।

কাল সকালে প্ররোনো পথে আর কখনো ফিরিবে ও কি।

দেরি কোরো না, দেরি কোরো না, দেরি কোরো না। দাঁড়াও, কোথা চলো, তোমরা কে বলো বলো।

প্রহরী। আমরা আহিরিণী, সারা হল বিকিকিনি— স্থীগণ ৷ দূর গাঁরে চাল ধেয়ে আমরা বিদেশী মেয়ে।

প্রহরী। ঘাটে বসে হোথা ও কে। স্থীগণা সাথী মোদের ও যে নেয়ে--

যেতে হবে দরে পারে, এনেছি তাই ডেকে তারে। নিয়ে যাবে তরী বেয়ে সাথী মোদের ও যে নেরে-

ওগো প্রহরী, বাধা দিয়ো না, বাধা দিয়ো না, মির্নাত করি.

ওগো প্রহরী।

সর্খা।

কোন্ বাঁধনের গ্রান্থ বাঁধিল দুই অজানারে এ কী সংশর্মের অন্ধকারে। দিশাহারা হাওয়ায় তরঙ্গদোলায় মিলনতরণীখানি ধায় রে কোন্ বিচ্ছেদের পারে।

বজ্রসেন ও শ্যামার প্রবেশ

হদয়ে বসন্তবনে যে মাধ্রী বিকাশিল সেই প্রেম সেই মালিকায় রূপ নিল, রূপ নিল। এই ফ্লহারে প্রেয়সী তোমারে

বরণ করি

অক্ষয় মধ্র সুধাময় হোক মিলনবিভাবরী। প্রস্থান

বজুমেন।

## প্রেরসী তোমায় প্রাণবেদিকায় প্রেমের প্রক্রায় বরণ করি।

কহো কহো মোরে প্রিয়ে, আমারে করেছ মৃত্ত কী সম্পদ দিয়ে। অয়ি বিদেশিনী,

তোমার কাছে আমি কত ঋণে ঋণী।

শ্যামা। নহে নহে নহে. সে কথা এখন নহে।

সহচরী। নীরবে থাকিস সখী, ও তুই নীরবে থাকিস।

তোর প্রেমেতে আছে যে কাঁটা

তারে আপন বুকে বিংধিয়ে রাখিস।

দয়িতেরে দিয়েছিলি স্থা,

আজিও তাহে মেটে নি ক্ষ্ধা—

এখনি তা<mark>হে মিশা</mark>বি কি বিষ।

যে জনলনে তুই মুরিবি মরমে মরমে

**কেন তারে বাহিরে** ডাকিস।

বজ্রসেন। কী করিয়া সাধিলে অসাধ্য রত

**কহো বি**বরিয়া।

জানি যদি প্রিয়ে, শোধ দিব

**এ জীবন দিয়ে এই মোর পণ**।

শ্যামা। তোমা লাগি যা করেছি

কঠিন সে কাজ.

আরো সুকঠিন আজ তোমারে সে কথা বলা।

বালক কিশোর উত্তীয় তার নাম.

ব্যর্থ প্রেমে মোর মত্ত অধীর;

মোর অনুনয়ে তব চুরি-অপবাদ

নিজ-'পরে লয়ে

**স'পেছে আপন** প্রাণ।

বজ্রসেন। কাঁদিতে হবে রে, রে পাপিষ্ঠা,

জীবনে পাবি না শান্তি।

ভাঙিবে ভাঙিবে কল্মনীড় বজ্ল-আঘাতে।

শ্যাম। ক্ষমা করো নাথ, ক্ষমা করো।

এ পাপের যে অভিসম্পাত

হোক বিধাতার হাতে নিদার্ণতর।

তুমি ক্ষমা করো, তুমি ক্ষমা করো।

বজ্রসেন। এ জন্মের লাগি

তোর পাপম্ল্যে কেনা মহাপাপভাগী

এ জীবন করিলি ধিক্কৃত।

কলঙ্কিনী ধিক্ নিশ্বাস মোর তোর কাছে ঋণী। শ্যামা ৷ তোমার কাছে দোষ করি নাই,

দোষ করি নাই।

দোষী আমি বিধাতার পায়ে, তিনি করিবেন রোষ—

সহিব নীরবে।

তুমি যদি না করো দয়া

**সবে** ना, **সবে** ना, **সবে** ना।

বজ্রসেন। তব্ছাড়িবি না মোরে?

ছাড়িব না, ছাড়িব না, ছাড়িব না।

তোমা লাগি পাপ নাথ,

তুমি করো মর্মাঘাত। ছাড়িব না!

শ্যামাকে বন্ধ্রসেনের আঘাত ও শ্যামার পতন

। বজুসেনের প্রস্থান

নেপথ্যে।

भागा।

হায় এ কী সমাপন! অমৃতপাত্ত ভাঙিলি,

করিলি মৃত্যুরে সমপণ;

এ দ্রলভি প্রেম ম্ল্য হারালো

কলঙ্কে, অসম্মানে।

বজ্রসেনের প্রবেশ

পঙ্লীরমণীরা।

তোমায় দেখে মনে লাগে ব্যথা,

হায় বিদেশী পাল্থ। এই দার্নুণ রোদ্রে, এই তগত বাল্মকায়

তুমি কি পথদ্রান্ত।

দ্বই চক্ষ্তে এ কী দাহ

জানি নে, জানি নে, জানি নে, কী যে চাহ।

চলো চলো আমাদের ঘরে,

চলো চলো ক্ষণেকের তরে,

পাবে ছায়া, পাবে জল।

সব তাপ হবে তব শাল্ত।

कथा किन तिय ना कातन,

काथा है जिया स्वा कि कारन।

মরণের কোন্ দতে ওরে

করে দিল ব্বি উদ্দ্রান্ত।

[সকলের প্রস্থান

বন্ধুসেনের প্রবেশ

বজ্রসেন।

এসো এসো এসো প্রিয়ে, মরণলোক হতে ন্তন প্রাণ নিয়ে। নিষ্ফল মম জীবন,

নীরস মম ভূবন,

## শ্ন্য হদর প্রণ করো মাধ্রীস্থা দিয়ে ৷

সহসা ন্প্র দেখিয়া কুড়াইয়া লইল হায় রে, হায় রে ন্প্র, তার কর্ণ চরণ ত্যাজিলি, হারালি কলগ্ঞ্জনস্র। নীরব রুণদনে বেদনাবন্ধনে রাখিলি ধরিয়া বিরহ ভরিয়া স্মরণ স্মধ্র। তার কোমল-চরণ-স্মরণ স্মধ্র। তোর ঝংকারহীন ধিক্কারে কাঁদে প্রাণ মম নিষ্ঠ্র।

[ প্রস্থান

নেপথ্য। সব কিছু কেন নিল না, নিল না,

নিল না ভালোবাসা—
ভালো আর মন্দেরে।
আপনাতে কেন মিটালো না
যত-কিছু দ্বন্দ্বরে—
ভালো আর মন্দেরে।
নদী নিয়ে আসে পণ্ডিকল জলধারা
সাগরহৃদয়ে গহনে হয় হারা,
ক্ষমার দীপ্তি দেয় স্বর্গের আলো
প্রেমের আনন্দেরে—
ভালো আর মন্দেরে।

বিদ্ধানের প্রবেশ বিদ্ধানের। এসো এসো এসো প্রিয়ে, মরণলোক হতে ন্তন প্রাণ নিয়ে।

শ্যামার প্রবেশ
শ্যামা। এসেছি প্রিয়তম, ক্ষমো মোরে ক্ষমো।
গেল না গেল না কেন কঠিন পরান মম—
তব নিঠার করাণ করে! ক্ষমো মোরে।
বজ্রসেন। কেন এলি, কেন এলি ফিরে।
যাও যাও যাও যাও, চলে যাও।

বদ্ধসেন।

শ্যামা চলে যাছে। বজ্রসেন চুপ করে দাঁড়িয়ে শ্যামা একবার ফিরে দাঁড়াল। বজুসেন একট্ব এগিয়ে যাও যাও যাও যাও, চলে যাও। বজ্রসেন।

ক্ষমিতে পারিলাম না যে, ক্ষমো হে মম দীনতা, পাপীজনশরণ প্রভু। মরিছে তাপে মরিছে লাজে প্রেমের বলহীনতা— ক্ষমো হে মম দীনতা. পাপীজনশরণ প্রভু। প্রিয়ারে নিতে পারি নি ব্কে, প্রেমেরে আমি হের্নোছ, পাপীরে দিতে শাস্তি শ্ব পাপেরে ডেকে এনেছি। জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে যে অভাগিনী পাপের ভারে চরণে তব বিনতা। क्रीयद ना, क्रीयद ना আমার ক্ষমাহীনতা. পাপীজনশরণ প্রভু।

# পরিশোধ

নাট্যগীতি

প্রকাশ: ১৯৩৬

কথা ও কাহিনীতে প্রকাশিত "পরিশোধ" নামক পদ্যকাহিনীটিকে নৃত্যাভিনয় উপলক্ষে নাটাীকৃত করা হয়েছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যশত এর সমস্তই সনুরে বসানো। বলা বাহনুল্য ছাপার অক্ষরে সনুরের সপ্য দেওয়া অসম্ভব ব'লে কথাগন্লির শ্রীহীনবৈধব্য অপরিহার্য।

## গৃহদ্বারে পথপাদের

भगाया ।

এখনো কেন সময় নাহি হল নাম-না-জানা অতিথি, আঘাত হানিলে না দুয়ারে কহিলে না, দ্বার খোলো। হাজার লোকের মাঝে রয়েছি একেলা যে, এসো আমার হঠাৎ আলো পরান চমকি' তোলো।

আঁধার বাঁধা আমার ঘরে জানি না কাঁদি কাহার তরে।

> চরণসেবার সাধনা আনো, সকল দেবার বেদনা আনো, নবীন প্রাণের জাগরমন্ত্র কানে কানে বোলো।

#### রাজপথে

প্রহরীগণ।

রাজার আদেশ ভাই চোর ধরা চাই, চোর ধরা চাই, কোথা তারে পাই? যারে পাও তারে ধরো কোনো ভয় নাই।

বজ্রসেনের প্রবেশ

প্রহরী। বজ্রসেন।

ধর্ ধর্, ওই চোর, ওই চোর। নই আমি, নই নই নই চোর।

অন্যায় অপবাদে

আমারে ফেলো না ফাঁদে।

নই আমি নই চোর।

প্রহরী। বজ্রসেন। ওই বটে ওই চোর ওই চোর। এ কথা মিথ্যা অতি ঘোর।

আমি পরদেশী

হেখা নেই স্বজন বন্ধ্ব কেহ মোর; নই চোর, নই আমি, নই চোর।

भागा ।

আহা মরি মরি, মহেন্দ্রনিন্দিত কান্তি উন্নতদর্শন কারে বন্দী ক'রে আনে চোরের মতন

किंठिन मृज्यता। भीघ्र या ता अश्वती, বলু গে নগরপালে মোর নাম করি, শ্যামা ডাকিতেছে তারে। বন্দী সাথে লয়ে একবার আসে যেন আমার আলয়ে দয়া করি।

সহচরী।

স্বল্পরের বন্ধন নিষ্ঠ্ররের হাতে

ঘ্টাবে কে:

নিঃসহায়ের অশ্রবারি পীড়িতের চক্ষে

ম,ছাবে কে।

আর্তের ক্রন্দনে হেরো ব্যথিত বস্কুধরা, অন্যায়ের আক্রমণে বিষবাণে জর্জরা. প্রবলের উৎপীড়নে কে বাঁচাবে দুর্বলেরে. অপমানিতেরে কার দয়া বক্ষে লবে ডেকে।

প্রহরীদের প্রতি

नाग्रमा ।

তোমাদের এ কী দ্রান্তি, কে ওই প্রব্রুষ দেবকান্তি, প্রহরী, মরি মরি। এমন ক'রে কি ওকে বাঁধে। দেখে যে আমার প্রাণ কাঁদে। বন্দী করেছ কোন্ দোবে?

প্রহরী।

চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে

চোর চাই যে ক'রেই হোক।

হোক-না সে যেই-কোনো লোক:

নহিলে মোদের যাবে মান।

म्यात्रा ।

নিদোষী বিদেশীর রাখো প্রাণ,

দুই দিন মাগিন, সময়।

প্রহরী।

রাখিব তোমার অন্নয়: দুই দিন কারাগারে রবে

তার পর যা হয় তা হবে।

বজ্রসেন।

এ কী খেলা, হে স্ফ্রী,

কিসের এ কোতুক।

কেন দাও অপমান-দুখ, মোরে নিয়ে কেন.

কেন এ কোতৃক।

भागमा ।

নহে নহে, নহে এ কোতৃক। মোর অপ্সের স্বর্ণ-অলংকার স'পি দিয়া, শৃত্থল তোমার নিতে পারি নিজ দেহে। তব অপমানে মোর অশ্তরাত্মা আজি অপমান মানে।

বন্ধ্রসেন।

কোন্ অ্যাচিত আশার আলো দেখা দিল রে তিমির রাহি ভেদি

म्द्रीपंन म्दर्याला, কাহার মাধ্রী বাজাইল কর্ণ বাঁশি। অচেনা নির্মা ভূবনে দেখিন্ এ কী সহসা কোন্ অজানার স্থলর মুখে সাল্থনা হাসি।

২

কারাঘর

শ্যামার প্রবেশ

বজ্রসেন ৷

এ কী আনন্দ

इनस्य एनस्ट च्रांटल मम मकल वन्धः দ্বঃখ আমার আজি হল যে ধন্য, মৃত্যুগহনে লাগে অমৃত স্মানধ।

এলে কারাগারে

রজনীর পারে উষাসম,

ম্ভির্পা আয়ি, লক্ষ্মী দয়াময়ী।

বোলো না, বোলো না, আমি দয়াময়ী।

মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা। এ কারাপ্রাচীরে শিলা আছে যত নহে তা কঠিন আমার মতো।

আমি দয়াময়ী!

মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা।

জেনো প্রেম চিরঋণী আপনারি হরষে, বজ্রসেন। জেনো, প্রিয়ে,

সব পাপ ক্ষমা করি ঋণশোধ করে সে।

কলজ্ক যাহা আছে দ্র হয় তার কাছে,

কালিমার 'পরে তার অমৃত সে বরষে।

হে বিদেশী, এসো এসো। হে আমার প্রিয়, এই কথা স্মরণে রাখিয়ো,

তোমা সাথে এক স্লোতে ভাসিলাম আমি হে হৃদয়স্বামী,

জীবনে মরণে প্রভু।

প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে বজ্রসেন।

বাঁধন **খ্লে** দাও, দাও দাও।

ভূলিৰ ভাবনা পিছনে চাব না পাল তুলে দাও, দাও দাও।

শ্যামা।

শ্যামা।

প্রবল পবনে তরজা তুলিল— হদয় দুলিল, দুলিল দুলিল, পাগল হে নাবিক ভূলাও দিগ্বিদিক

শ্যামা ।

পাল তুলে দাও, দাও দাও।
চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে
নিয়ো না নিয়ো না সরায়ে।
জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে
বক্ষে ধরিব জড়ায়ে।
স্থালিত শিথিল কামনার ভার
বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর,
নিজ হাতে তুমি গে'থে নিয়ো হার.

ফেলো না আমারে ছড়ায়ে।

বিকায়ে বিকায়ে দীন আপনারে পারি না ফিরিতে দ্বয়ারে দ্বয়ারে, তোমার করিয়া নিয়ো গো আমারে বরণের মালা পরায়ে।

٥

বজ্রসেন ও শ্যামা

তরণীতে

भग्रामा ।

এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী।
তীরে বসে যায় যে বেলা, মরি গো মরি।
ফুল ফোটানো সারা ক'রে
বসনত যে গেল স'রে

নিয়ে ঝরা ফ্লের ডালা

বলো কী করি।

জল উঠেছে ছল্ছলিয়ে ঢেউ উঠেছে দ্লে, মর্মরিয়ে ঝরে পাতা বিজন তর্ম্লে,

শ্নামনে কোথায় তাকাস সকল বাতাস সকল আকাশ ওই পারের ওই বাশির স্বরে

উঠে শিহরি।

বজ্রসেন।

কহো কহো মোরে প্রিয়ে আমারে করেছ মুক্ত কী সম্পদ দিয়ে।

অয়ি বিদেশিনী,

তোমারি কাছে আমি কত ঋণে ঋণী। নহে নহে নহে। সে কথা এখন নহে।

**≈हाया** ।

ওই রে তরী দিল খালে।
তোর বোঝা কৈ নেবে তুলে।
সামনে যখন যাবি ওরে,
থাক্-না পিছন পিছে পড়ে,
পিঠে তারে বইতে গেলে
একলা পড়ে রইবি কলে।

ঘরের বোঝা টেনে টেনে
পারের ঘাটে রাখাল এনে
তাই যে তোরে বারে বারে
ফিরতে হল গেলি ভুলে।
ডাক্রে আবার মাঝিরে ডাক্,
বোঝা তোমার যাক ভেসে যাক,
জীবনখানি উজাড় ক'রে
স'পে দে তার চরণম্লে।
কী করিয়া সাধিলে অসাধা রও

বজ্রসেন।

কী করিয়া সাধিলে অসাধ্য ব্রত কহেন বিবরিয়া। জানি যদি প্রিয়ে, শোধ দিব এ জীবন দিয়ে

াব । পব আ জাবন । পরে এই মোর প্রণ।

শামা।

নহে নহে। সে কথা এখন নহে।
তোমা লাগি যা করেছি
কঠিন সে কাজ,
আরো স্কঠিন আজ
তোমারে সে কথা বলা।
বালক কিশোর উত্তীয় তার নাম,
ব্যর্থ প্রেমে মোর মন্ত অধ্বীর।

ব্যর্থ প্রেমে মোর মত্ত অধার।
মোর অন্নারে তব চুরি-অপবাদ
নিজ-'পরে লয়ে স'পেছে আপন প্রাণ।
এ জীবনে মম ওগো সর্বেতিম

সর্বাধিক মোর এই পাপ তোমার লাগিয়া।

বজ্রসেন।

কাঁদিতে হবে রে, রে পাণিষ্ঠা,
জীবনে পাবি না শান্তি।
ভাঙিবে ভাঙিবে কল্মনীড় বজ্ল-আঘাতে।
কোথা তুই ল্কাবি মূখ মৃত্যু-আধারে।

भागा।

ক্ষমা করো নাথ, ক্ষমা করো। এ পাপের যে অভিসম্পাত হোক বিধাতার হাতে নিদার্ণতর।

তুমি ক্ষমা করো।

বজ্রুসেন। এ জন্মের লাগি

তোর পাপম্ল্যে কেনা মহাপাপভাগী

এ জীবন করিলি ধিক্কৃত। কলঙ্কিনী ধিক্ নিশ্বাস মোর তোর কাছে ঋণী।

শ্যামা। তোমার কাছে দোষ করি নাই.

দোষ করি নাই.

দোষী আমি বিধাতার পায়ে;

তিনি ক্রিবেন রোষ—

সহিব নীরবে।

তুমি যদি না কর দ্য়া

त्रत्व ना, त्रत्व ना, त्रत्व ना।

বজ্রসেন।

তবু ছাড়িবি নে মোরে?

भाग्रामा ।

ছাড়িব না, ছাড়িব না।

তোমা লাগি পাপ নাথ,

তুমি করো মর্মাঘাত।

ছাড়িব না।

শ্যামাকে বন্ধ্রসেনের হত্যার চেষ্টা

নেপথ্যে।

হায়, এ কি সমাপন! অমৃতপাত্র ভাঙিলি,

করিলি মৃত্যুরে সমপণ।

এ দ্বভি প্রেম ম্ল্য হারালো, হারালো,

কলঙ্কে, অসম্মানে।

8

পথিক রমণী

সব কিছন কেন নিল না, নিল না, নিল না ভালোবাসা।

আপনাতে কেন মিটাল না যত কিছ, দ্বন্দের্বে—

ভালো আর মন্দেরে।

নদী নিয়ে আসে পঞ্চিল জলধারা সাগর-হৃদয়ে গহনে হয় হারা.

ক্ষমার দীপ্তি দেয় স্বর্গের আলো

প্রেমের আনন্দে রে।

[ প্রস্থান

বজ্রসেন।

ক্ষমিতে পারিলাম না যে

ক্ষমো হে মম দীনতা---

পা**প**ীজনশরণ প্রভু।

মরিছে তাপে মরিছে লাজে

প্রেমের বলহীনতা,

ক্ষমো হে মম দীনতা।

প্রিয়ারে নিতে পারি নি বৃকে, প্রেমেরে আমি হেনেছি, পাপীরে দিতে শাহিত শৃধ্ব পাপেরে ডেকে এনেছি, জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে যে অভাগিনী পাপের ভারে চরণে তব বিনতা, ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না আমার ক্ষমাহীনতা।

এসো এসো এসো প্রিয়ে
মরণলোক হতে ন্তন প্রাণ নিয়ে।
নিষ্ফল মম জীবন,
নীরস মম ভূবন
শ্ন্য হৃদয় প্রণ করো মাধ্রীসম্ধা দিয়ে।

ন্প্র কুড়াইয়া লইয়া
হায় রে ন্প্রর,
তার কর্ণ চরণ ত্যাজিলি, হারালি কলগর্জনসরুর।
নীরব ক্রণনে বেদনাবন্ধনে
রাখিলি ধ্রিয়া বিরহ ভ্রিয়া স্মরণ স্মধ্র।
তোর ঝংকারহীন ধিকারে কাঁদে প্রাণ মম নিষ্ঠার।

শ্যামার প্রবেশ

শ্যামা ।

এসেছি প্রিয়তম।

ক্ষমো মোরে ক্ষমো।

গেল না, গেল না কেন কঠিন পরান মম

তব নিঠার কর্ণ করে।

বজ্রসেন।

কেন এলি, কেন এলি, কেন এলি ফিরে— যাও যাও চলে যাও।

শ্যোমার প্রণাম ও প্রস্থান

822

বজ্রসেন।

ধিক্ ধিক্ ওরে মৃশ্ধ,
কেন চাস্ ফিরে ফিরে।
এ যে দ্যিত নিষ্ঠার স্বশ্ন
এ যে মোহবাজ্পঘন কুজ্বটিকা,
দীর্ণ করিবি না কি রে।
অশ্রচি প্রেমের উচ্ছিটে
নিদার্ণ বিষ,
লোভ না রাখ্স
প্রেতবাস তোর ভান মন্দিরে।
নির্মা বিচ্ছেদ্যাধনায়
পাপ ক্ষালন হোক,

না করো মিথ্যা শোক.
দ্বংথের তপদ্বী রে,
সম্তিশ্য্থল করো ছিল,
আয় বাহিরে

আয় বাহিরে।

কঠিন বেদনার তাপস দেহৈ,

যাও চির্রাবরহের সাধনায়,

िकरता ना, किरता ना, जूला ना स्मारह।

গভীর বিষাদের শান্তি পাও হদরে,

জয়ী হও অশ্তর বিদ্রোহে।

যাক পিয়াসা, ঘুচুক দুরাশা,

যাক মিলায়ে কামনা-কুয়াশা।

ম্বপ্ন-আবেশ্বিহ**ী**ন পথে

যাও বাঁধন-হারা,

তাপবিহীন মধ্র স্মৃতি নীরবে ব**হ**ে।

শান্তিনিকেতন আশ্বিন ১৩৪৩

নেপথ্যে।

# মুক্তির উপায়

**अ**काम : >>8 म

ম্বিত্তর উপায়' (সাধনা, চৈত্র ১২৯৮) গলপ অবলম্বনে রচিত নাটকটি 'অলকা' মাসিকপত্রের প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (আম্বিন ১৩৪৫)
ম্বিত। গ্রন্থাকারে প্রকাশ হয় ১৯৪৮ সালে।

# ভূমিকা

ফকির, স্বামী অচ্যুতানন্দের চেলা। গোঁফদাড়িতে মুখের বারো-আনা অনাবিষ্কৃত। ফকিরের স্ত্রী হৈমবতী। বাপের আদরের মেয়ে। তিনি টাকা রেখে গেছেন ওর জন্যে। ফকিরের বাপ বিশেবশ্বর পর্ববধ্বে স্নেহ করেন, প্রের অপরিমিত গ্রুভৃত্তিতে তিনি উৎক্তিত।

প্রশালা এম.এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া মেয়ে। দ্র-সম্পর্কে হৈমর দিদি। কলেজি খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে পাড়াগাঁয়ে বোনের বাড়িতে সংসারটাকে প্রত্যক্ষ দেখতে এসেছে। কোত্হলের সীমা নেই। কোতৃকের জিনিসকে নানা রকমে পর্থ করে দেখছে কখনো নেপথ্যে, কখনো রঙ্গভূমিতে। ভারি মজা লাগছে। সকল পাড়ায় তার গতিবিধি, সকলেই তাকে ভালোবাসে।

পর্পমালার একজন গ্র আছেন, তিনি খাঁটি বনস্পতি জাতের। অগ্র-জেগলে
দেশ গেছে ছেয়ে। প্রপের ইচ্ছে সেইগ্লোতে হাসির আগ্ন লাগিয়ে খাশ্ডবদাহন
করে। কাজ শ্র করেছিল এই নবগ্রামে। শ্নেছি, বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর প্রাতমের্বিয়াঘাত ঘটেছে। তার পর থেকে পঞ্চশরের সঙ্গে হাসির শর যোগ করে ঘরের মধ্যেই
স্মধ্র অশান্তি আলোড়িত করেছে। সেই প্রহসনটা এই প্রহসনের বাইরে।

পাশের পাড়ার মোড়ল ষণ্ঠীচরণ। তার নাতি মাখন দুই স্থাীর তাড়ায় সাত বছর দেশছাড়া। ষণ্ঠীচরণের বিশ্বাস প্রুণ্পর অসামান্য বশীকরণ-শক্তি। সেই পারবে মাখনকে ফিরিয়ে আনতে। প্রুণ্প শ্বনে হাসে আর ভাবে, যদি সম্ভব হয় তবে প্রহসনটাকে সে সম্পূর্ণ করে দেবে। এই নিয়ে রবি ঠাকুর নামে একজন গ্রন্থকারের সঙ্গে মাঝে মাঝে সে প্রব্যবহার করেছে।

## প্রথম দৃশ্য

## ফকির। প্রত্পমালা। হৈমবতী

ফকির। সোহং সোহং সোহং।

পুলপ। ব'সে ব'সে আওড়াচ্ছ কী।

ফকির। গ্রুমন্ত।

প্রপ। কতদ্র এগোল।

ফাকর। এই, ইড়া নাড়ীটার কাছ পর্যন্ত এসে গেন্স থেমে।

প্ৰপ। হঠাৎ থামে কেন।

ফকির। ঐ আমার ছি চকাঁদ্নি খ্রিকটার কীতি। মন্তরটা গ্রগ্র গ্রগ্র করতে করতে দিবি উঠছিল উপরের দিকে ঠেলে। বোধ হয় আর সিকি ইণ্ডি হলেই পিংগলার মধ্যে ত্কে পড়ত, এমন সময় মেয়েটা নাকিস্বরে চীংকার করে উঠল— বাবা, নচপুস। দিল্ম ঠাস করে গালে এক চড়, ভাগ করে উঠল কোনে, অমনি এক চমকে মন্তরটা নেমে পড়ল পিংগলার মুখ থেকে একেবারে নাভিগহরর পর্যাপত। সোহং ব্রহ্ম।

প্রুপ। তোমার গ্রের মন্তরটা কি অজীপরোগের মতো। নাড়ীর মধ্যে গিয়ে—

ফকির। হাঁ দিদি, নাড়ীর মধ্যে ঘুটঘাট ঘুটঘাট করছেই— ওটা বায়ু কিনা।

পুৰুপ। বায়ু নাকি।

ফকির। তা না তো কী। শব্দ ব্রহ্ম-- ওতে বায় হাড়া আর কিছত্বই নেই। ঋষিরা যখন কেবলই বায় খেতেন তখন কেবলই বানাতেন মণ্ডর।

প্ৰপ। বল কী।

ফকির। নইলে অতটা বায়, জমতে দিলে পেট ষেত ফেটে। নাড়ী ষেত পটপট করে ছি'ড়ে বিশখানা হয়ে।

পর্কা। উঃ, তাই তো বটে— একেবারে চার-বেদ-ভরা মন্ত্র— কম হাওয়া তো লাগে নি। ফকির। শ্নলেই তো ব্ঝতে পার, ঐ-যে ও—ম্, ওটা তো নিছক বায়্-উশ্গার। প্রাবায়্, জগৎ পবিত্র করে।

পুরুপ। এত সব জ্ঞানের কথা পেলে কোথা থেকে। আমরা হলে তো পাগল হয়ে যেতুম। ফকির। সবই গুরুর মুখ থেকে। তিনি বলেন, কলিতে গুরুর মুখই গোমুখী— মন্তগণ্গা বেরচ্ছে কল্কল্ করে।

প্রত্প। বি.এ.-তে সংস্কৃতে অনাস নিয়ে খেটে মরেছি মিথ্যে। অজীর্ণ রোগেও ভূর্গেছি, সেটা কিন্তু পাক্যন্তের, ইড়াপিঙ্গলার নয়।

ফকির। এতেই বুঝে নাও— গ্রুর কৃপা। তাই তো আমার নাড়ীর মধ্যে মন্তরটা প্রায়ই ডাক ছাড়ে গ্রুর গ্রুর গ্রুর শব্দে।

প্রুম্প। আচ্ছা, ডাকটা কি আহারের পরে বাড়ে।

ফকির। তা বাড়ে বটে।

প্রপ। গ্রু কী বলেন।

ফকির। তিনি বলেন, পেটের মধ্যে স্থালে স্ক্রের লড়াই, যেন দেবে দৈত্যে। খাদ্যের সংগ্রেনিবর বেধে যায় যেন গোলাগ্রলি–বর্ষণ, নাড়ীগ্রলো উচ্চস্বরে গ্রের্কে স্মরণ করতে থাকে।

হৈম। দ্বংখের কথা আর কী বলব দিদি, পেটের মধ্যে গ্রুর স্মরণ চলছে, বাইরেও বিরাম নেই। চরণদাস বাবাজি আছেন ওঁর গ্রুতাই, সে লোকটার দয়ামায়া নেই, ওঁকে গান শেখাচ্ছেন। পাড়ার লোকেরা— প্রত্প। চুপ চুপ চুপ, পতিরতা তুমি। স্বামীর কন্ঠ যখন চলে, সাধনীরা প্রাণপণে থাকেন নীরবে। ফ্রিরদা, গলায় গান শানাচ্ছ কেন, গান্ধিজির অহিংসানীতির কথা শোন নি।

হৈম। তোমরা দ্বজনে তত্ত্বপথা নিয়ে থাকো। আমাকে যেতে হবে মাছ কুটতে। আমি চলল্ম।

[ প্রস্থান

ফকির। আমার কথাটা ব্রিয়েরে বলি। গ্রেব্র মন্ত্র, যাকে বলে গ্রেব্পাক। খ্র বেশি যখন জমে ওঠে অন্তরে, তখন সমস্ত শরীরটা ওঠে পাক দিয়ে। নাচের ঘ্রণি উঠতে থাকে পায়ের তলা থেকে উপরের দিকে; আর, ঘানি ঘ্রলে যেরকম আওয়াজ দিতে চায়়. ভক্তির ঘায়ে সেইরকম গানের আওয়াজ ওঠে গলার ভিতর দিয়ে। এই দেখো-না এখনি সাধনার নাড়া লেগেছে একেবারে ম্লাধার থেকে—উঃ!

পূম্প। কী সর্বনাশ! ভাক্তার ভাকব নাকি।

ফকির। কিছ্ করতে হবে না। একবার পেট ভরে নেচে নিতে হবে। গ্রুর বলেছেন, গ্রুর মল্ফটা হল ধারক, আর নৃত্যটা হল সারক, দুটোরই খুব দরকার। (উঠে দাঁড়িয়ে নৃত্য)

> গ্রন্তরণ করো শরণ-অ ভবতরঙ্গ হবে তরণ-অ সন্ধাক্ষরণ প্রাণভরণ-অ মরণভয় হবে হরণ-অ।

প্রত্প । শ্ধ্র মরণভয়-হরণ নয়, দাদা। গ্রুব্দক্ষিণার চোটে স্ত্রীর গয়না, বাপের তহবিল হরণও চলছে প্রেরা দমে।

ফকির। ঐ দেখো, বাবা আসছেন বউকে নিয়ে। বড়ো ব্যাঘাত, বড়ো ব্যাঘাত। গ্রেরা।

প্রুম্প। ব্যাঘাতটা কিসের।

र्फीकतः। न्थ्लत्र्भ उँता आभारक फीकत वर्लाटे कारननः।

প্রুপ। আরো একটা রূপ আছে নাকি।

ফকির। ক্ষয় হয়ে গেছে আমার ফকির-দেহটা ভিতরে ভিতরে। কেবলই মিলে যাচ্ছে গ্রু-দেহের স্ক্রের্পে। বাইরে পড়ে আছে খোলসটা মাত্র। ওঁরা আসলটাকে কিছুতেই দেখবেন না।

প্রুপ। খোলসটা যে অত্যুক্ত বেশি দেখা যাচ্ছে। একেবারেই স্বচ্ছ নয়।

ফকির। দ্ভিটশ্রন্দি হতে দেরি হয়। কিল্টু সব আগে চাই বিশ্বাসটা। ভগবং-কূপায় এ'দের মনে যদি কখনো বিশ্বাস জাগে, তা হলে গ্রুদেহে আর ফকিরের দেহে একেবারে অভেদ রূপ দেখতে পাবেন—তখন বাবা—

প্রত্প। তথন বাবা গয়ায় পিশ্ডি দিতে বেরবেন।

ফেকিরের প্রস্থান

## বিশেকশ্বর ও হৈমবতীর প্রবেশ

বিশ্বেশ্বর। (হৈমর প্রতি) বেয়াই ব্যাঙ্কে তোমার নামে কিছ্ব টাকা রেখে গেছেন। ফকির সেটা জানে. তাই তো ওর কিছ্ব হল না।

প্রকা। আর কী হলে আর কী হত, সে ভাবতে গেলে মাথা ধরে যায়।

বিশেবশ্বর। ম্যাকিননের হেডবাব্ আমার বন্ধ্বর শ্যালীপতি, সে বলেছিল, ফকির যা-হয় একটা-কিছ্ব পাস করলেই তাকে অ্যাসিস্টেন্ট স্টোরকীপার করে দেবে। বাঁদরটা কেবল জেদ করেই বারে বারে ফেল করতে লাগল।

প্রেপ। ফেল করবার বিশ্রী জেদ আরো অনেক ছেলের দেখেছি। মিত্তিরদের বাড়ির মোতিলাল আমার সংগ্য একসংগ্যই পড়া আরম্ভ করেছিল। ম্যাট্রিকের এ পারের খোঁটা এর্মান বিষম জেদ করে আঁকড়িয়ে রইল, ওর পিসেমশায় ওর কানে ধরে ঝিকে মারতে মারতে কান প্রায় ছিক্টে দিলেন কিন্তু পার করতে পারলেন না। চল্ ভাই হৈমি, পড়া করবি আয়— স্বামীর হয়ে পাস করার কাজটা তুই সেরে রাখবি চল্।

বিশেবশ্বর। যাও পড়তে, কিন্তু শোনো মা—ফকির টাকা চাইলেই তুমি ওকে দাও কেন। হৈম। কী করব বাবা, টাকা টাকা করে উনি বড়ো অশান্তি বাধান।

বিশেবশ্বর। ঐ দেখো-না, একটা রোঁয়া-ওঠা বাঘের চামড়ার উপর বসে বিড়বিড় করে বকছে। এই ফকির, শূনে যা, বাঁদর। শূনে যা বলছি।

প্রত্প। মেসোমশায়, তোমার ব্রবি সাহস হয় না ওকে ওর গণ্ডিটা থেকে টেনে আনতে!

বিশ্বেশ্বর। সত্যি কথা বলি, মা, ভয়-ভয় করে। ওর সব মন্তর-তন্তর ঠিক যে মানি তাও নয়, আবার না মানবার মতো বুকের পাটাও নেই। দেখো-না, ওখানটায় কিরকম খুদে পাগলা-গারদ সাজিয়েছে। গুরু কবে পাঁঠা খেয়েছিল, তার মুড়োর খুলিটা রেখেছে পশ্মের আসনে।

প্রত্প। ঐ জায়গাটাকে ও নাম দিয়েছে মোক্ষধাম। গ্রুর সিগারেট-খাওয়া দেশলাই-কাঠিগ্রলো কাটা কাঁচকলার ট্রকরোর উপর পর্তে পর্তে গণ্ডি বানিয়েছে। ও বলে, কাঠিগ্রলোর আলো কিছ্বতেই নেবে না, যার দিব্দে ছিও আছে সে চোখ ব্জলেই দেখতে পায়। গ্রুর একটা চা-সেটের ভাঙা পিরিচ এনেছে, সেটার প্রতিষ্ঠা হয়েছে গ্রুর বর্মা চুর্টের প্যাক্ব্যাক্সে। গ্রুর ভালোবাসেন সাড়ে আঠারো ভাজা, কিনে এনে নৈবেদ্য দেয় ঐ পিরিচ ভরে। বলে, ঐ পিরিচে যে পেয়ালা ছিল এক কালে, তার অদ্শার্প গ্রুর অদ্শা প্রসাদ ঢালতে থাকে। মোক্ষধাম ভরে যায় দার্জিলিং চায়ের গণ্ডে।

বিশেবশ্বর ৷ আচ্ছা মা, ঐ বড়ো বড়ো বোতলগন্লো কী করতে সাজিরে রেখেছে ! ওর মধ্যে গ্রের ফীভার-মিক্শ্চারের অদৃশ্যর্প ভরে রেখেছে নাকি!

পুল্প। বল্-না হৈমি, ওগুলো কিসের জন্যে।

হৈম। দক্ষিণা পেলেই গ্রন্থ তালপাতার উপর গীতার শেলাক লিখে সেগ্নলো জল দিয়ে ধ্য়ে দেন। গীতা-ধোয়া জলে ঐ বোতলগ্নলো ভরা। তিন সন্ধে স্নান করে তিন চুম্ক করে খান। ওঁর বিশ্বাস, ওঁর রক্তে গীতার বন্যা বয়ে যাছে। আমার সংসার-খরচের দশ টাকার পাঁচখানা নোট ঐ বন্যায় গেছে ভেসে। যাই, আমার কাজ আছে।

[ প্রস্থান

বিশেবশ্বর। ওরে ও ফক্রে!

প্রভপ। আচ্ছা, আমি ওকে নিয়ে আসছি। (কাছের দিকে গিয়ে বাঙ্গত হয়ে) ও ফকিরদা, করেছ কী!

ফকির। কেন, কী হয়েছে।

প্রকা। গ্রে হাঁসের ডিমের বড়া খেয়েছিলেন, তার খোলাটা পড়ে গেছে তোমার চাদর থেকে বারান্দার কোণে।

ফাকর। (লাফ দিয়ে উঠে) এঃ, ছি ছি, করেছি কী!

প্রত্প। হতভাগা হাঁসটাকে পর্যন্ত বঞ্চিত করলে তুমি! সে তোমার পিছনে পিছনে পার্কি পার্কি করতে করতে যেত বৈকু-ঠধামে—সেখানে পাড়ত স্বগাঁরি ডিম।

ফকির। (বেরিয়ে এসে খোলাটা নিয়ে বার বার মাথায় ঠেকালে) ক্ষমা কোরো গ্রের্, ক্ষমা কোরো—এ অন্ড জগদ্রক্ষান্ডের বিগ্রহ; এর মধ্যে আছে চন্দ্র সূর্য, আছে লোকপাল দিকপালরা সবাই। গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে আনি গে।

পূর্ব্প। (চাদর চেপে ধরে) এনো. এখন তোমার বাবার কথাটা শানে নাও।

[ চাদরের খ্রুটে ডিম বে'ধে ফকির বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করলে

বিশেবশ্বর। বাপ্র, ভক্তিটা খাটো করে আমার উক্তিটা মানো।

ফকির। কী আদেশ করেন।

বিশেবশবর। আর-একবার পাস করবার চেষ্টা করে দেখো।

ফকির। পারব না, বাবা।

বিশেবশ্বর। কী পারবি নে। পাস করতে না পাস করবার চেন্টা করতে?

ফ্রকির। চেন্টা আমার স্বারা হবে না।

विस्वन्वत। किन रूप ना।

ফাঁকর। গ্রের্জি বলেন, পাশ শব্দের অর্থ বন্ধন। প্রথমে পাস, তার পরেই চাকরি।

বিশ্বেশ্বর। লক্ষ্মীছাড়া! কী করে চলবে তোমার! আমার পেন্সনের উপর? আমি কি তোমাকে খাওয়াবার জন্যে অমর হয়ে থাকব। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি— বউমার কাছে টাকা চাইতে তোর লভ্জা করে না? প্রশ্বমান্য হয়ে স্ফীর কাছে কাঙালপনা!

ফ্রকির। আমি নিজের জনো এক পয়সা নিই নে।

বিশেবশ্বর। তবে নিস কার জন্যে।

ফকির। ওঁরই সদ্গতির জন্যে।

বিশ্বেশ্বর। বটে? তার মানে?

ফকির। আমি তো সবই নিবেদন করি গ্রুর্জির ভোগে। তার ফলের অংশ উনিও পাবেন। বিশেবশ্বর। অংশ পাবেন বটে! উনিই ফল পাবেন আঁঠিস্কুর। ছেলেপ্লেরা মরবে শ্রুকিয়ে। ফকির। আমি কিছুই জানি নে। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) যা করেন গ্রের।

বিশেবশ্বর। বেরো, বেরো আমার সামনে থেকে লক্ষ্মীছাড়া বাদর। তোর মুখ দেখতে চাই নে।
প্রেম্থান

## হৈমবতীর প্রবেশ

ফকির। কা তব কান্তা—

হৈমবতী। কীবকছ।

ফকির। কা তব কাল্ডা। কোন্কান্তা হ্যায়।

হৈমবতী। হিন্দুস্থানী ধরেছ? বাংলায় বলো।

ফকির। বলি, কাঁদছে কে।

হৈমবতী। তোমারই মেয়ে মিল্ডু।

ফকির। হায় রে. একেই বলে সংসার। কাঁদিয়ে ভাসিয়ে দিলে।

হৈমবতী। কাকে বলে সংসার।

ফকির। তোমাকে।

হৈমবতী। আর, তুমি কী! ম্ডির জাহাজ আমার! তোমরা বাঁধ না, আমরাই বাঁধি!

ফ্রির। গ্রের বলেছেন, বাঁধন তোমাদেরই হাতে।

হৈমবতী। আমি তোমাকে যদি বেধে থাকি সাত পাকে, তোমার গ্র্ বেধেছেন সাতাল্ল পাকে। ফকির। মেয়েমান্য— কী ব্রুবে তুমি তত্ত্বথা! কামিনী কাণ্ডন—

হৈম। দেখো, ভণ্ডামি কোরো না। কাণ্ডনের দাম তোমার গ্রেক্জি কতথানি বোঝেন সে আমাকে হাড়ে হাড়ে ব্ঝিয়ে দিয়েছেন। আর. কামিনীর কথা বলছ। ঐ মূর্খ কামিনীগ্রলোই পায়ের ধ্বলো নিয়ে পায়ে কাণ্ডন যদি না ঢালত তা হলে তোমার গ্রেক্জির পেট অত মোটা হত না। একটা খবর তোমাকে দিয়ে রাখি। এ বাড়ি থেকে একটা মায়া তোমার কাটবে। কাণ্ডনের বাঁধন খসল তোমার। শবশ্রমশায় আমাকে দিবিয় গালিয়ে নিয়েছেন, আমার মাসহারা থেকে তোমাকে এক পয়সাও আর দিতে পারব না।

#### প**ুংপর প্র**ংবশ

প্রপ। ফকিরদা! মানে কী। তোমার শোবার ঘর থেকে পাওয়া গেল মাণ্ড্ক্যোপনিষং! অনিদার পাঁচন নাকি! ফকির। (ঈষং হেসে) তোমরা কী ব্ঝবে— মেয়েমান্ষ! প্রুপ। কুপা করে ব্ঝিয়ে দিতে দোষ কী!

[ফ্রকর হাস্যম্থে নীরব

হৈম। কী জানি ভাই, ওখানা উনি বালিশের নীচে রেখে রাত্তিরে ঘ্যোন।

প্রত্প। বেদমন্ত্রগ্রেলাকে তালিয়ে দেন ঘ্রমের তলায়। এ বই পড়তে গেলে যে তোমাকে ফিরে যেতে হবে সাতজন্ম পূর্বে।

ফকির। গ্রুকপায় আমাকে পড়তে হয় ন।।

প্রত্প। ঘ্রমিয়ে পড়তে হয়।

ফকির। এই প্রিথ হাতে তুলে নিয়ে তিনি এর পাতায় পাতায় ফ্র' দিয়ে দিয়েছেন, জনলে উঠেছে এর আলো, মলাট ফ্র'ড়ে জ্যোতি বেরতে থাকে অক্ষরের ফাঁকে ফাঁকে, ঢ্বকতে থাকে স্ব্ব্ননা নাডীর পাকে পাকে।

প্রুৎপ। সেজন্যে ঘ্রমের দরকার?

ফকির। খ্বই। আমি স্বয়ং দেখেছি গ্রেক্তিকে, দ্বপ্রবেলা আহারের পর ভগবন্দীতা পেটের উপর নিয়ে চিং হয়ে পড়ে আছেন বিছানায়—গভীর নিদ্রা। বারণ করে দিয়েছেন সাধনায় ব্যাঘাত করতে। তিনি বলেন, ইড়াপিশুলার মধ্য দিয়ে দেলাকগ্রেলা অন্তরাত্মায় প্রবেশ করতে থাকে, তার আওয়াজ স্পণ্ট শোনা যায়। অবিশ্বাসীরা বলে, নাক ডাকে। তিনি হাসেন; বলেন, ম্ঢ়েদের নাক ডাকে, ইড়াপিশুলা ডাকে জ্ঞানীদের— নাসারন্ধ আর ব্রহ্মরন্ধ ঠিক এক রাস্তায়, যেন চিংপ্রে আর চৌরশ্গী।

প্রুপ। ভাই হৈমি, ফ্রকিরদার ইড়াপিংগলা আজকাল কিরকম আওয়াজ দিচ্ছে। হৈম। খুব জোরে। মনে হয় পেটের মধ্যে তিন্টে চারটে ব্যাঙ মরিয়া হয়ে উঠেছে।

ফাকর। ঐ দেখো, শ্বনলে প্রপাদিদি? আশ্চর্য বদ্পার! সত্যি কথা না জেনেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। গ্রুর্জি বলে দিয়েছেন, মাশ্ড্কা উপনিষদের ডাকটাই হচ্ছে ব্যাঙের ডাক। অন্তরাখ্যা চরম অবস্থায় নাভিগহ্বরে প্রবেশ করে হয়ে পড়েন ক্পমশ্ড্ক, চার দিকের কিছ্বতেই আর নজর পড়ে না। তখনই পেটের মধ্যে কেবলই শিবোহং শিবোহং শিবোহং করে নাড়ীগ্রলো ডাক ছাড়তে থাকে। সেই ঘ্রমতে কী গভীর আনন্দ সে আমিই জানি—যোগনিদ্রা একেই বলে।

হৈম। একদিন মিন্তু কে'দে উঠে ওঁর সেই ব্যাঙ্ডাকা ঘ্ম ভাঙিয়ে দিতেই তাকে মেরে খ্ন করেন আর-কি!

পর্পণ। ফকিরদা, সংস্কৃতে অনার্স নিয়েছিল্ম, আমাকে পড়তে হয়েছিল মান্ড্কোর কিছ্ন কিছ্ন। নাকের মধ্যে গোলমরিচের গর্ডো দিয়ে হে'চে হে'চে ঘ্রম ভাঙিয়ে রাখতে হত। হাঁচির চোটে নিরেট বন্ধাজ্ঞানের বারো-আনা তরল হয়ে নাক দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিল। ইড়াপিশ্গলা রইল বেকার হয়ে। অভাগিনী আমি, গ্রবুর ফ্রেরে জোরে অজ্ঞানসমূদ্র পার হতে পারলেম না।

ফকির। (ঈষং হেঙ্গে) অধিকারভেদ আছে।

প্রত্প। আছে বৈকি। দেখো-না, ঐ শান্তেই ঋষি কোন্-এক শিষ্যকে দেখিয়ে বলছেন, সোয়ামাত্মা চতুন্পাং—এর আত্মাটা চার-পা-ওয়ালা। অধিকারভেদকেই তো বলে দ্ব-পা চার-পায়ের ভেদ। হৈম, রাত্রে তো ব্যাঙের ডাক শ্বনে জেগে থাকিস, আর-কোনো জাতের ডাক শ্বনিস কি দিনের বেলায়।

হৈম। কী জানি ভাই, মিশ্চু দৈবাং ওঁর মন্ত্রপড়া জলের ঘটি উলটিয়ে দিতেই উনি যে হাঁক দিয়ে উঠেছিলেন সেটা—

প্রব্প। হাঁ, সেটা চারপেয়ে ডাক। মিলছে এই শান্তের সংগে।

ফ্কির। সোহং ব্রহ্ম, সোহং ব্রহ্ম, সোহং ব্রহ্ম।

প্রত্প। ফ্রকিরদা, তপ্স্যা যখন ভেঙেছিল শিব এসেছিলেন তাঁর বরদারীর কাছে—তোমার তপ্স্যা এবার গ্রাটিয়ে নাও; এই দেখো, বরদারী অপেক্ষা করে আছেন লালপেড়ে শাড়িখানি পরে।

হৈমবতী। প্রন্পদিদি, বরদান্ত্রীর জন্যে ভাবনা নেই; পাড় দেখা দিচ্ছে রঙ-বেরঙের। পূম্প। বুর্ঝেছ, গেরুয়া রঙের ছটা বুঝি ঘরের দেয়াল পেরিয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে?

হৈমবতী। এরই মধ্যে আসতে আরম্ভ করেছেন দুটি-একটি করে বরদারী। গের ুয়া রঙের নেশা মেয়েরা সামলাতে পারে না। পোড়াকপালীদের মরণদশা আর-কি! সেদিন এসেছিল একজন বেহায়া মেয়ে ওঁর কাছে মুক্তিমন্ত্র নেবে ব'লে। হবি তো হ, আমারই ঘরে এসে পড়েছিল— দুটো-একটা খাঁটি কথা শুনিয়েছিলুম, মুক্তিমন্তেরই কাজ করেছিল, গেল মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বেরিয়ে।

ফকির। দেখো, আমার মাণ্ড্কোটা দাও।

পূষ্প। কী করবে।

ফকির। নারীর হাত লেগেছে, গণ্গাজল দিয়ে ধুয়ে আনি গে।

প্রম্প। সেই ভালো, ব্রন্থি দিয়ে ধোয়াটা তো হল না এ জন্মে।

ফকির। শ্নে যাও, হৈম। আজকে গ্রুগুরে নবরত্বদান রত। আমি তাঁকে দেব সোনা, একটা গিনি চাই।

रंट्रभवजी। पिरा भारत ना, भवभारतमभारा भा छ्वंदेरा वातन करताहन।

প্রহপ। তোমার গ্রের্জির ব্রিঝ কাণ্ডনে অর্রচি নেই!

ফ্রকির। তাঁর মহিমা কী ব্রুবেে তোমরা! কাঞ্চন পড়তে থাকে তাঁর ব্রিলর মধ্যে আর তিনি চোখ বুজে বলেন—হুং ফট্। বাস্, একেবারে ছাই হয়ে যায়। যারা তাঁর ভক্ত তাদের এ স্বচক্ষে দেখা।

প্र । युनिट यीम ছाই ভরবারই দরকার থাকে, কাঠের ছাই আছে, কয়লার ছাই আছে, সোনার ছাই দিয়ে বোকামি কর কেন।

ফকির। হায় রে, এইটেই ব্রুঝলে না! গুরুজি বলেছেন, মহাদেবের তৃতীয় নেত্রে দণ্ধ হয়েছিলেন কন্দর্প, সোনার আসন্তি ছাই করতেই গ্রের্জির আবির্ভাব ধরাধামে। স্থলে সোনার কামনা ভঙ্গ করে কানে দেবেন সংক্ষা শোনা, গ্রেমন্ত।

পূর্বপ। আর সহ্য হচ্ছে না, চল ভাই হৈমি, তোর পড়া বাকি আছে।

ফার্কর। সোহং ব্রহ্ম, সোহং ব্রহ্ম।

পূর্ম্প। (খানিক দূরে গিয়ে ফিরে এসে) রোসো ভাই, একটা কথা আছে, বলে যাই। ফকিরদা, শুনেছি তোমার গুরু আমার সঙ্গে একবার দেখা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

ফকির। হাঁ, তিনি শ্রনেছেন, তুমি বেদান্ত পাস করেছ। তিনি আমাকে বলে রেখেছেন, নিশ্চয় তোমাকে তাঁর পায়ে এসে পড়তে হবে, বেদান্ত যাবে কোথায় ভেসে! সময় প্রায় হয়ে এল।

পুষ্প। বুঝতে পারছি। ক'দিন ধরে কেবলই বাঁ চোখ নাচছে।

ফকির। নাচছে? বটে! ঐ দেখো, অবার্থ তাঁর বাক্য। টান ধরেছে।

প্রুপ। কিন্তু আগে থাকতে বলে রাখছি, ছাই করে দেবার মতো মালমসলা আমার মধ্যে বেশি পাবেন না। যা ছিল সব পাস করতে করতে য়ুনিভাঙ্গিটির আঁশ্তাকুড়ে ভর্তি করে দিয়েছি।

হৈমবতী। কী বলছ ভাই, পুর্ম্পদিদি! কোন্ ভূতে আবার তোমাকে পেল।

প্তপ। কী জানি ভাই, দেশের হাওয়ায় এটা ঘটায়। ব্লিখতে কাঁপন দিয়ে হঠাৎ আসে যেন ম্যালেরিয়ার গ্রেগ্রের্নি। মনে হচ্ছে, রবি ঠাকুরের একটা গান শ্নেছিল্ম—

গেরুয়া ফাঁদ পাতা ভুবনে,

কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে!

ফকির। প্রপদি, তুমি যে এতদ্রে এগিয়েছ তা আমি জানতুম না। প্রজিশের কর্মফল আর-কি!

পূম্প। নিশ্চয়ই, অনেক জন্মের অব্বাদ্ধিকে দম দিতে দিতে এমন অশ্ভূত বৃদ্ধি হঠাৎ পাক খেয়ে ওঠে—তার পরে আর রক্ষে নেই।

ফকির। উঃ, আশ্চর্য! ধন্য তুমি! সংসারে কেউ কেউ থাকে যারা একেবারেই—কী বলব!

প্রত্প। একেবারে শেষের দিক থেকেই শ্রুর করে। রবি ঠাকুর বলেছেন— যথনি জাগিলে বিশেব প্রথাসফর্টিতা

ফকির। বা বা, বেশ বলেছেন রবি ঠাকুর-- আমি তো কখনো পড়ি নি!

প্রত্প। ভালো করেছ, পড়লে বিপদেই পড়তে। ভাই হৈমি, তোর সেই মটরদানার দ্বনলী হারটা আমাকে দে দেখি। মহাপ্রস্থদের দর্শনে খালি হাতে যেতে নেই।

হৈম। কী বল দিদি! ও যে আমার শাশ্বভির দেওয়া!

প্রভপ। এ মানুষ্টিও তো তোর শাশ্বড়ির দেওয়া, এও ষেখানে তলিয়েছে ওটাও সেথানে যাবে নাহয়।

ফকির। অবোধ নারী, আসন্তি ত্যাগ করো, গ্রন্থচরণে নিবেদন করো যা কিছ্ আছে তোমার। প্রুপ। হৈমি, বিশ্বাস করে দাও আমার হাতে, লোকসান হবে না।

ফকির। আহা, বিশ্বাস— বিশ্বাসই সব! আমার ছোটো ছেলেটার নাম দেব— অম্লাধন বিশ্বাস।

পুষ্প। হৈমি, ভয় নেই, আমার সাধনা হারাধন ফেরানো। গুরুকুপায় সিন্ধিলাভ হবে।

# দিবতীয় দৃশ্য গুরুধাম

শিষ্যাশিষ্যাপরিবৃত গ্রুবৃ। জ্ঞটাজাল বিলম্বিত পিঠের উপরে। গের্বা চাদরখানা স্থ্ল উদরের উপর দিয়ে বে'কে পড়েছে, ঘোলা জলের ঝরনার মতো। ধ্পধ্না। গদির এক পাশে খড়ম, ষারা আসছে, খড়মকে প্রণাম করছে, দীঘনিশ্বাস ফেলে বলছে—গ্রুরা। গ্রুর চক্ষ্ম মুদ্রিত, ব্কের কাছে দুই হাত জোড়া। মেরেরা থেকে থেকে আঁচল দিয়ে চোখ মুচছে। দুক্কন দু পাশে দাঁড়িয়ে পাখা করছে। অনেকক্ষণ সব নিস্তব্ধ।

গ্নর্। (হঠাৎ চোখ খ্বলে) এই-যে, তোমরা সবাই এসেছ, জানতেই পারি নি। সিন্ধিরস্তু সিন্ধিরস্তু। এখন মন দিয়ে শোনো আমার কথা।

সেবক। মন তো প'ড়েই আছে গ্রের চরণে।

## শিষ্যাদের ফ্রাপিয়ে ফ্রাপিয়ে কালা

গ্রন। আজ তোমাদের বড়ো কঠিন পরীক্ষা। মৃত্তির সাতটা দরজার মধ্যে এইটে হল তিনের দরজা। শিবোহং শিবোহং শিবোহং। এইটে কোনোমতে পেরলে হয়। যাদের ধনের থলি ফে'পে উঠেছে উদ্বির-রুগির পেটের মতো, তারা এই সর্ দরজায় যায় আটকে, জাতাকলের মতো।

সকলে। হায় হায় হায়, হায় হায় হায়!

গ্রব্। এইখেনে এসে ম্বিন্তর ইচ্ছেতেই ঘটে বাধা। কেউ বসে পড়ে, কেউ ফিরে যায়। তার পরে এক দুই তিন, ঘণ্টা পড়ল, বাস্—হয়ে গেল, ডুবল নোকো, আর টিকি দেখবার জো থাকে না। কিং হিং হুম।

সকলে। হায় হায় হায়, হায় হায় হায়!

গ্রব্। এতকাল আমার সংসর্গে থেকে তোমাদের ধনের লোভ কিছ্ম হালকা হয়েছে যদি ,দেখি, তা হলে আর মার নেই। এইবার তবে শ্রব্ হোক। ওহে চরণদাস, গানটা ধরো।

গ্রন্পদে মন করো অপণি, ঢালো ধন তাঁর ঝ্লিতে—

লঘ্ হবে ভার, রবে নাকো আর
ভবের দোলায় দ্বলিতে।
হিসাবের খাতা নাড় ব'সে ব'সে,
মহাজনে নেয় স্বদ করে করে—

খাঁটি যেই জন সেই মহাজনে কেন থাক হায় ভূলিতে, দিন চলে যায় ট্যাঁকে টাকা হায় কেবলি খুলিতে তুলিতে।

গ্রে,। কী নিতাই, চুপ করে বসে বসে মাথা চুলকোচ্ছ যে? মন খারাপ হয়ে গেছে ব্রিথ! আচ্ছা, এই নে, পায়ের ধ্লো নে।

নিতাই। তা, প্রার্র কাছে মিথ্যে কথা বলব না। খ্বই ভাবনা আছে মনে। কাল সারারাত ধস্তাধস্তি করে স্থার বাক্স ভেঙে বাজা্বন্দজোড়া এনেছি।

গ্রে। এনেছ, তবে আর ভাবনা কী।

নিতাই। প্রভো, ভাবনা তো এখন থেকেই। বউ বলেছে, ঘরে যদি ফিরি তবে ঝাঁটাপেটা করে দরে করে দেবে।

গ্রে। সেজনো এত ভয় কেন।

নিতাই। এ মারটা প্রভুর জানা নেই, তাই বলছেন।

গ্রব্। নারদসংহিতায় বলে, দাম্পত্যকলহে চৈব— ঝগড়া দ্ব্দিনে যাবে মিটে।

নিতাই। ঐ নারীটিকে চেনেন না। সীতা-সাবিত্রীর সংগ্রে মেলে না। নাম দিয়েছি হিড়িম্বা। তা, বরণ্ড যদি অনুমতি পাই তা হলে দ্বিতীয় সংসার করে শান্তিপুরে বাসা বাঁধব।

গ্রের্। দোষ কী! বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিরা বলেছেন, অধিকণ্ডু ন দোষায়। সেইরকম দ্টোন্তও দেখিয়েছেন। প্রের্থের পক্ষে স্থী গোরবে বহাবচন।

মাধব। তার মানে একাই এক সহস্র।

গ্রা। উল্টো। আধ্যাত্মিক অর্থে প্রা্ষের পক্ষে এক সহস্রই একা। বড়ো বড়ো সম্জন কুলীন বহু কর্টে তার প্রমাণ দিয়েছেন। সেইজন্যেই এ দেশকে বলে প্র্ণান্ড্যি—প্র্ণাবিবাহকর্মে আমাদের প্রায়ুবদের ক্লান্তি নেই।

মাধব। আহা, এ দেশের আধ্যাত্মিক বিবাহের এমন স্ক্রের বাাখ্যা আর কখনো শ্রনি নি। গ্রের্। কী গো বিপিন, প্রস্তুত তো? যেমন বলেছিল্ম, কাল তো সারারাত জপ করেছিলে—সোনা মিথ্যে, সোনা মিথ্যে, সব ছাই, সব ছাই?

বিপিন। জপেছি। মোহরটা আরো যেন তারার মতো জবল জবল করতে লাগল মনের মধ্যে। (গ্রেব্র পা জড়িয়ে ধরে) প্রভূ, আমি পাপিষ্ঠ, এবারকার মতো মাপ করো, আরো কিছব্দিন সময় দাও।

গ্রের। এই রে! মোলো, মোলো দেখছি। সর্বাশ হল। দিতে এসে ফিরিয়ে নেওয়া, এ যে গ্রের ধন চুরি করা! (ঝালি এগিয়ে দিয়ে) ফেল্, ফেল্ বল্ছি, এখ্খনি ফেল্।

বিশিন বহা কন্টে কম্পিত হতে রুমাল থেকে মোহর খালে নিয়ে ঝালিতে ফেলল এইবার সবাই মিলে বলো দেখি—

> সোনা ছাই, সোনা ছাই, সোনা ছাই। নাহি চাই, নাহি চাই, নাহি চাই। নয়ন মুদিলে পরে কিছু নাই, কিছু নাই, কিছু নাই।

় সেকলের চীংকারস্বরে আব্ডি

এই-যে, মা তারিণী! এসো এসো, এই নাও আশীর্বাদ। তোমার ভাবনা নেই, তুমি অনেক দুরে এগিয়েছ। তোমরা মেয়েমানুষ, তোমাদের সরল ভক্তি, দেখে পুরুষদের শিক্ষা হোক।

তারিণী পায়ের কাছে এক জ্বোড়া বালা রেখে অনেকক্ষণ মাথা ঠেকিয়ে রাখল

(গ্রহ্ হাতে ঘ্রিয়ে ঘ্রিয়ে) গ্রহ্ভার বটে— বন্ধনটা বেশ একট্র চাপ দিয়েছিল মনটাকে। যাক গে, এত দিনে হাতের বেড়ি তোমার খসল। লোহার বেড়ির চেয়ে অনেক কঠিন— ঠিক কিনা, মা? তারিণী। খুব ঠিক, বাবা। মনে হচ্ছে, খানিকটা মাংস কেটে নিলে।

গ্রের। মাংস নয়, মাংস নয়, মোহপাশ। গ্রন্থি এই সবে আল্গা হতে শ্রের করল, তার পরে ক্রমে ক্রমে---

তারিণী। না বাবা, আর পারব না। মেয়ের বিয়ের জন্যে শাশ্বভির আমলের গয়নাগ্বলি যত্ন করে রেখে দিয়েছি।

গ্রের্। (থালির মধ্যে বালাজোড়া ফেলে দিয়ে) আচ্ছা আচ্ছা এখনকার মতো এই পর্যন্তই থাক্। তোমরা বলো সবাই— সোনা ছাই...।

্সকলের আবৃত্তি

আরে বলদেও, ক্যা খবর?

বলদেও। (পায়ের কাছে হাজার টাকার নোট রেখে) খবর আঁখসে দেখ্ লিজিয়ে হজরং। গ্রের। ভালা ভালা, দিল তো খুশ হ্যায়?

वलरम् ७। भरहाना राज वर्द्ध चावका भिन्ना था। ताज छत्र स्मारत क्षीवाचारनस्म हाकारता मस्य বাতায়া লিয়া কি, কুছ নেই, কুছ নেই, ইয়ে তো শ্রেফ কাগজ হ্যায়, হাওয়াসে চলা জাতা, আগ্সে জবল্ জাতা, পানীমেসে গল্ জাতা, ইস্কো কিম্মৎ কোড়িসে ভি ক্মতি হ্যায়। লিকেন আত্মারাম সারা বখং গড়বড় কর্তে থে। মেরে ঐসী বৃদ্ধি লগি ইয়ে কাগজ তো গ্রুর্জিকে পাঁও পর ভারনেকে লায়েক একদম নেই হ্যায়—ইস্সে দো এক রুপেয়া ভি অচ্ছি হ্যায়। পিছে ফজিরমে দো লোটা ভর ভাঙ যব পী লিয়া, তব সব দ্বহৃত হো গয়া। মেরে দিল হালকা হো গয়া ইয়ে কাগজকা মাফিক।

গ্রের। জীতা রহো বাবা, পরমাত্মা তৃককো ভালা করে। বলো সবাই---নোটগালো সব ঝাটো, সব ঝাটো, সব ঝাটো— ওরা সব খড়কুটো, খড়কুটো, খড়কুটো— ভাই হয়ে উড়ে যাবে মনুঠো মনুঠো, মনুঠো মনুঠো, মনুঠো মনুঠো।

[ সকলের আবৃতি

গ্রু। আজ ফকিরকে দেখছি নে ষে বড়ো।

বলদেও। এক ঔরং ফাঁকরচাঁদজিকো আপনি সাথ লেকে আয়ি হ্যায়। নয়া আদমি, হামারা মাল্ম দিয়া কি ভিতর আকে চিল্লায়েগি—ইস্বাদেত দোনোকো বাহার খাড়া রখ্খা হ্যায়। হ্কুম মিল্নেসে লে আয়গা।

গ্রের। কী সর্বনাশ! উরং! আরে নিয়ে আয়, নিয়ে আয়, এখ্খনি নিয়ে আয়। এইখানে একটা ভালো আসন পেতে দে, মেয়েটা হাতছাড়া না হয়!

## ফকিরের সংগ্য প্রুপর প্রবেশ

গ্রব্। এসো এসো মা, এসো। মৃখ দেখেই ব্রুছি, দৈববাণীর বাহন হয়ে এসেছ।

প্রত্প। তুল ব্রহছেন। আমি ছাই ফেলবার ভাঙা কুলো হয়েই এসেছি। এই আমার সংগ্র যাকে দেখছেন, এত বড়ো বিশ্বন্ধ ছাইয়ের গাদা কোম্পানির মুল্লুকে আর পাবেন না। কোনোদিন ওঁর মধ্যে পৈত্রিক সোনার আভাস হয়তো কিছু ছিল—গুরুর আশীর্বাদে চিহুমাত্রই নেই।

গ্র্ব। এ-সব কথার অর্থ কী।

প্রুম্প। অর্থ এই যে, এর বাপ একে ত্যাগ করেছেন, ইনি ত্যাগ করতে যাচ্ছেন এর স্ত্রীকে। এক পরসার সন্বল এ'র নেই। শ্রুনেছি, আপনার এখানে সকল রকম আবর্জনারই স্থান আছে, তাই রইলেন ইনি আপনার শ্রীপাদপন্মে।

ফকির। আাঁ, এ-সব কথা কী বলছ, প্রুপদি। ঐ তো, সোনার হারগাছা নিয়ে আসা গেল— গ্রুচরণে রাখবে না?

প্রত্প। রাখব বৈকি। (গ্রের্র হাতে দিয়ে) তৃশ্ত হলেন তো?

গ্রে: (হারখানা হাতে নিয়ে ওজন আন্দাজ ক'রে) আমার অতি বংসামান্যেই তৃপিত। পশ্রং প্রুপং ফলং তোয়ং।

ফকির। ভুল করবেন না প্রভু, ওটা আমারই দান।

প্রকা। ভূল ভাঙানো জর্রি দরকার, নইলে আসল্ল বিপদ। ওঁর বাবা বিশ্বেশ্বরবাব্ পর্নিসে খবর দিয়েছেন, তাঁর হার চুরি গেছে। খানাতল্লাসি করতে এখনই আসছে মখ্ল্রগঞ্জের বড়ো দারোগা দবির্দিন সাহেব।

গ্রুর। (দাঁড়িয়ে উঠে) কী সর্বনাশ!

প্রতা। কোনো ভয় নেই, এখ্খনি সোনাগ্রলোকে ভঙ্গা করে ফেল্ন, প্রালসের উপর সেটা প্রকাণ্ড একটা কানমলা হবে।

গ্রর্। (কাতরস্বরে) বলদেও!

বলদেও। (লাঠি বাগিয়ে) কুছ পরোয়া নেই, ভগবান। আপ তো পরমাত্মা হো, আপকো হ্যুকুমসে হম লঢ়াই করেণো।

মথ্র। গ্রেক্জি, ওর ভরসায় থাকবেন না। ওর ভাঙের নেশা এখনো ভাঙে নি। লালপার্গড়ি দেখলেই যাবে ছুটে। আপাতত আপনি দৌড় দিন। কী জানি, এই নোটখানা পরমাত্মার ভরসায় ওর কোন্ মনিবের বাক্স ভেঙে নিয়ে এসেছে!

গ্রে: আাঁ, বল কী মথ্র। পালাব কোথায়। ওরা যে আমার বাসার ঠিকানা জানে। এখন এই ঝুলিটা তোমরা কে রাখবে।

সকলে। কেউ না, কেউ না।

তারিণী। আমার বালা জোড়া ফিরিয়ে দাও।

গ্রু। এখ্খনি, এখ্খনি। আর বলদেও, তোমার নোটখানা তুমি নাও, বাবা।

বলদেও। অব্ভি তো নেই সকেপো। প্লিস চলা জানেসে পিছে লেউপা।

প্রক্প। আচ্ছা, আমারই হাতে ঝুলিটা দিন। প্রুলিসের কর্তার সংগ্যে পরিচয় আছে। যার যার জিনিস স্বাইকে ফিরিয়ে দেব।

মথ্র। ওরে বাস্রে, স্পাই রে স্পাই। কারো রক্ষা নেই আজ।

গ্রব্। স্পাই! সর্বনাশ! (উধর্বশ্বাসে) চলল্বম আমি। মোটরটা আছে?

একজন। আছে।

ফকির। (পায়ে ধ'রে) প্রভো, আমি কিন্তু ছাড়ছি নে ভোমার সঙ্গ।

গ্রন্। দ্র দ্র দ্র। ছাড়্, ছাড়্ বলছি। লক্ষ্মীছাড়া! হতভাগা!

ফকির। তা, আমার কী দশা হবে! আমার কোথায় গতি!

গ্রর্। তোমার গতি গো-ভাগাড়ে।

[ দুত প্রস্থান

বিপিন। মা গো, ঐ ঝুলির মধ্যে আমার আছে মোহরটা।

নিতাই। আর, আমার আছে বাজ্বন্দ।

প্রুপ। এই নাও তোমরা।

সকলে। তুমিই রক্ষা করলে মা, খড়ে প্রাণ এল।

বলদেও। মাইজি, উয়ো নোট হমকো দে দীজিয়ে। আফিস্কে বখংমে থোড়ী দের হ্যায়।

প্রুপ। এই নাও, ঠিক জায়গায় পেণীছয়ে দেবে তো?

বলদেও। জর্র। প্রমান্ধাজি তো ফেরার হো গ্রা, দুন্রা লেনেওয়ালা কোই হ্যায় নেই সওয়ায় মনিব ঔর ডাকু। মাল্মে থা কি নোট ভস্ম হো জায়গা, উস্কা পত্তা নহি মিলেগা, মেরা প্রা ঔর প্রিলসকী ডাম্ডা ফরক্ রহেগা। অভি দেখ্তা হু কি হিসাবিকি থোড়ী গলতি থী। হর হর, বোম্ বোম্। প্রপ। ফকিরদা, মাথায় হাত দিয়ে ভাবছ কী। গ্রুর পদধ্লি তো আঠারো-আনা মিলেছে। এখন ঘরে চলো।

ফকির। যাব না।

প্ৰুপ। কোথায় যাবে।

ফকির। রাস্তায়।

প্রুম্প। আচ্ছা বেশ, ছান্দোগ্যটা তো নিয়ে আসতে হবে।

ফকির। সে আমার সঙ্গে আছে।

প্রত্প। কিন্তু, তোমার গ্রে:

ফকির। রইলেন আমার অশ্তরে।

প্রত্প। আর, ডিমের খোলাটা?

ফকির। সে ঝ্লছে গামছায় বাঁধা ব্রকের কাছে।

প্রেম্থান

প**্ৰপ**। (পিছন থেকে) সোয়মাত্মা চতুষ্পাং।

## হৈমর প্রবেশ

প্রুম্প। বিশ্বাস করতে পারিস নে ব্রীঝ? এই নে তোর হার।

হৈম। আর অন্যটি?

প্রুম। এখনকার মতো চার পা তুলে সে বেড়া ডিঙিয়েছে।

হৈম। তার পর?

প্রুপ। লম্বা দড়ি আছে।

হৈম। আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে।

প্রপ। তুই হাঁটমাট করিস নে তো। চতুম্পদ একট্র চরে বেড়াক-না!

হৈম। উনি ছান্দোগ্য নিয়ে যখন বেরলেন তখনই ব্রুলন্ম, ফিরবেন না। মণ্ড্ক মানে ব্যাপ্ত ব্রিথ ভাই?

भूष्य। शौ।

হৈম। উনি আজকাল বলতে আরম্ভ করেছেন, মান্বের আত্মা হচ্ছে ব্যাঙ। সেই পরম ব্যাঙ যখন অন্তরে কুড়ুর কুড়ুর করে ডাকে তখনই বোঝা যায়, সে পরমানন্দে আছে।

প্রক্প। তাই হোক-না, ওর আত্মা দেশে বিদেশে ডেকে বেড়াক, তোর আত্মাব্যাঙ এখন কিছ্র-দিনের মতো ত্বনিয়ে নিক।

र्ट्स । मनणे स्य द्र द्र कत्रत्, जात क्रास नगर्छत छाक स्य जात्ना ।

প্রন্প। ভয় নেই, আনব তোর মাণ্ড্ক্যকে ফিরিয়ে।

# তৃতীয় দৃশ্য

## ষষ্ঠীচরণ। পর্ব্ণ

ষষ্ঠী। মা, শরণ নিল্ম তোমার।

পর্তপ। খবর নিয়েছি পাড়ার, তোমার নাতি মাখন পলাতক সাত বছর থেকে—সংসারের দ্বনলা বন্দবৃক লেগেছে তার বৃকে, দ্বঃখ এখনো ভূলতে পারে নি। একটা বিয়ে করলে প্রেব্যের পা পড়ে না মাটিতে, তোলা থাকে স্থার মাথার উপরে; আর, দ্বটো বিয়ে করলেই দ্বজোড়া মল বাজতে থাকে ওদের পিঠে, শিরদাড়া যায় বে'কে।

ষষ্ঠী। কী না জান তুমি, মা। নবগ্রাম থেকে আরম্ভ করে মথ্লুগঞ্জ পথদিত সব কটা গাঁ যে তুমি জিতে নিয়েছ। বিধাতাপরুর্য নিষ্ঠার, তাই ভোমায় মোলাম করতে হয় তাঁর শ্সেন।

প্রকা। না জ্যাঠামশায়, বাড়িয়ে বোলো না। আমি মজা দেখতে বেরিয়েছি— ছ্বিট পেয়েছি বই পড়ার গারদ থেকে। দেখতে এল্ম কেমন করে নিজের পায়ে বেড়ি আর নিজের গলায় ফাঁস পরাতে নিস্পিস্ করতে থাকে মান্বের হাত-দ্বটো। এ না হলে ভবের খেলা জমত না। ভগবান বোধ হয় রিসক লোক, হাসতে ভালোবাসেন।

ষষ্ঠী। না মা, সবই অদৃষ্ট। হাতে হাতে দেখো-না! বড়ো বউরের ছেলেপরলের দেখা নেই। ভাবলেম, পিতৃপ্র্য্য পিশ্চি না পেয়ে শ্বিকয়ে মরবেন বৈতরণীতীরে। ধরে বেংধ দিলেম মাখনের শ্বিতীয় বিয়ে, আর সব্র সইল না, দেখতে দেখতে পরে পরে দ্ই পক্ষেরই কল্যাণে চারটি মেয়ে তিন্টি ছেলে দেখা দিল আমার ঘরে।

প্রশে এবারে পিতৃপ্র কের অজীর্ণ রোগের আশংকা দেখছি।

কঠী। মা. তোমার সব ভালো: কেবল একটা বড়ো খট্কা লাগে—মনে হয়, তুমি দেবতা-রাহ্মণ মানই না।

প্ৰুপ। কথাটা সত্যি।

ষষ্ঠী। কেন মা. ঐ খাঁতটাকু কেন থেকে যায়।

প্রেপ। সংসারে দেবতা-ব্রাহ্মণের অবিচারের বির্দেশই যে লড়াই করতে হয়, ওদের মানলে জোর পেতুম না। সে কথা পরে হবে, আমি মাখনের খোঁজেই আছি।

ষষ্ঠী। জান তো মা, ও কিরকম হো হো করে বেড়াত— কেবল খেলাধ্রলো, কেবল ঠাট্রা-তামাসা। ভয় হত, কোথায় কী করে বঙ্গে! তাই তো ওর গলায় একটা নোঙরের পর আর-একটা নোঙর ঝুলিয়ে দিলুম।

প্রকা। নোঙর বেড়েই চলল, ভারে নৌকো তলিয়ে যাবার জো। আমি তোমাদের পাড়ার এসেছি হৈমির খবর নেবার জন্যে। শুনলুম, সে তোমার এখানেই আছে।

ষষ্ঠী। হাঁ মা, এতদিন আমি ছিল্ম নামেই মামা। তার বিষ্ণের পর থেকে এই তাকে দেখল্ম। ব্ক জ্বভিয়ে গেল তার মধ্র স্বভাবে। তারও স্বামী পালিয়েছে। হল কি বলো তো! কন্গ্রেসওয়ালারা এর কিছ্ব করে উঠতে পারলে না?

পৃহপ। মহাত্মাজিকে বললে এখনই তিনি মেয়েদের লাগিয়ে দেবেন অসহযোগ আন্দোলনে। দেশে হাতাবেড়ির আওয়াজ একেবারে হবে বন্ধ। গলির মোড়ে খুদ্ ময়রার দোকানে তেলেভাজা ফুলুরি খেয়ে বাব্দের আপিসে ছুটতে হবে—দুদিন বাদেই সিক্ লীভের দরখাস্ত।

ষষ্ঠী। ও সর্বনাশ!

প**্রপ।** ভয় নেই. মেয়েদের হয়ে আমি মহাত্মাজিকে দরবার জানাব না। বরণ্ড রবি ঠাকুরকে ধরব, যদি তিনি একটা প্রহসন লিখে দেন।

ষষ্ঠী। কিন্তু, রবি ঠাকুর কি আজকাল লিখতে পারে। আমার শ্যালার কাছে---

প্রদেশ। আর বলতে হবে না। কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেছে দেখছি। কিন্তু ভাবনা নেই, লেখন্দাজ ঢের জ্বটে গেছে। ন্বাদশ আদিত্য বললেই হয়।

ষষ্ঠী। বরণ্ড লিখতেই যদি হয়, আমি তো মনে করি, আজকাল মেয়েরা যেরকম—

প্রুপ। অসহা, অসহা। জামা শোমিজ পরার পর থেকে ওদের লজ্জা শরম সব গেছে।

ষষ্ঠী। সেদিন কলকাতায় গিয়েছিল্ম; দেখি, মেয়েরা ট্রামে বাসে এমনি ভিড় করেছে— প্রথম। যে প্রত্য বেচারারা খালি গাড়ি পেলেও নড়তে চায় না। ও কথা যাক্ গে— মাখনের জন্যে ভেবো না।

ষণ্ঠী। সেই ভালো, তোমার উপরেই ভার রইল।

## হৈমর প্রবেশ

হৈম। শ্নল্ম তুমি এসেছ, তাই তাড়াতাড়ি এল্ম।

প্রপা। ধ্তরাণ্ট অন্ধ ছিলেন, তাই গান্ধারী চোখে কাপড় বে'ধে আন্ধ সাজলেন। তোমারও সেই দশা। স্বামী এল বেরিয়ে রাস্তার, স্বাী এল বেরিয়ে মামার বাড়িতে।

হৈম। মন টে'কে না ভাই, কী করি! তুমি বলেছিলে, হারাধন ফিরিয়ে আনবে।

প<sup>্</sup>ছপ। একট**্ন সব্যুর করো—ছিপ ফেলতে হয় সাবধানে; একটা ধরতে যাই, দ্রুটো এসে** পড়েটোপ গিলতে।

হৈম। আমার তো দ্টোতে দরকার নেই।

প্রপ। যেরকম দিনকাল পড়েছে, দ্বটো-একটা বাড়তি হাতে রাখা ভালো। কে জানে কোন্টা কখন ফস্কে যায়।

হৈম। আচ্ছা, একটা **কথা** জিজ্ঞাসা করি। দেখলম কাগজে তোমার নাম দিয়ে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে—

প্ৰুপ। হাঁ, সেটা আমারই কীর্তি।

হৈম। তাতে লিখেছ, প্রাইভেট সিনেমায় সেতুবন্ধ নাটকের জন্যে লোক চাই, হন্মানের পার্ট অভিনয় করবে। তোমার আবার সিনেমা কোথায়।

भ्रुष्भ। **এই তো চার দিকেই চলচ্ছবির নাটাশালা, তোমাদের সবাইকে নিয়েই**।

হৈম। তা যেন ব্রুজ্ম, এর মধ্যে হন্মানের অভাব ঘটল কবে থেকে।

প্রুম্প। দল প্রারু আছে ঘরে ঘরে। একটা **পাগলা পালিয়েছে লেজ** তুলে, ভাক দিচ্ছি ভাকে।

হৈম। সাড়া মিলেছে?

প্রুপ। মিলেছে।

হৈম। তার পরে?

প্রুম্প। রহসা এখন ভেদ করব না।

হৈম। যা খ্রিশ কোরো, আমার প্রাণীটিকে বেশি দিন ছাড়া রেখো না। ঐ কে আসছে ভাই, দাড়িগোঁফঝোলা চেহারা—ওকে তাড়িয়ে দিতে বলে দিই।

প্রুম্প। না না, তুমি বরঞ্চ যাও, আমি ওর সঙ্গে কাজ সেরে নিই।

ুহৈমর প্রথান

#### সেই লোকের প্রবেশ

প্রুৎপ। তুমি কে?

সেই লোক। সেটা প্রকাশের যোগ্য নয় গোড়া থেকেই, জন্মকাল থেকেই। আমি বিধাতার কুকীর্তি, হাতের কাজের যে নমনা দেখিয়েছেন তাতে তাঁর স্নাম হয় নি।

প্ৰপ। মন্দ তো লাগছে না!

সেই লোক। অর্থাৎ মজা লাগছে। ঐ গানেই বেন্চে গেছি। প্রথম ধার্ক্কাটা সামলে নিলেই লোকের মজা লাগে। লোক হাসিয়েছি বিস্তর।

প্ৰপ। কিন্তু, সব জায়গায় মজা লাগে নি।

সেই লোক। খবর পেয়েছ দেখছি। তা হলে আর ল্বিক্য়ে কী হবে। নাম আমার শ্রীমাথনচন্দ্র। ব্বংতেই পারছ, যাত্রার দলের সরকারি গোঁফদাড়ি পরে এসেছি কেন। এ পাড়ায় মুখ দেখাবার সাহস নেই, পিঠ দেখানোই অভ্যেস হয়ে গেছে।

প্ৰুম্প। এলে যে বড়ো?

মাখন। চলেছিল্ম নাজিরপরে ইলিশ মাছ ধরার দলে। ইন্টেশনে দেখি বিজ্ঞাপন, হন্মানের দরকার। রইল পড়ে জেলেগিরি। জেলেরা ছাড়তে চার না, আমাকে ভালোবাসে। আমি বলল্ম,

ভাই, এদের বিজ্ঞাপনের পয়সা বেবাক লোকসান হবে আমি যদি না যাই— আর দ্বিতীয় মান্য নেই যার এত বড়ো যোগ্যতা। এ তো আর ত্রেতাযুগ নয়!

পুষ্প। খাওয়াপরার কিছু টানাটানি পড়েছে বুঝি?

মাখন। নিতানত অসহ্য হয় নি। কেবল যখন ধনেশাক দিয়ে ডিমওয়ালা কই মাছের ঝোলের গণধুসম্তি অনতরাত্মার মধ্যে পাক খেয়ে ওঠে, তখন আমার শ্রীমতী বাঁয়া আর শ্রীমতী তবলার তেরেকেটে মেরেকেটে ভির্কুটি মির্কুটির তালে তালে দ্র থেকে মন কেমন ধড় ফড় করতে থাকে।

পূষ্প। তাই বুঝি ধরা দিতে এসেছ?

মাখন। না না, মনটা এখনো তত দ্বে পর্যণত শক্ত হয় নি। শেষে বিজ্ঞাপনদাতার খবর নিতে এসে যখন দেখলুম, ঠিকানাটা এই আঙিনারই সীমানার মধ্যে তখন প্রথমটা ভাবলুম বিজ্ঞাপনের মান রক্ষা করব, দেব এক লম্ফ। কিন্তু, রইলুম কেবল মজার লোভে। পণ করলুম শেষ পর্যণত দেখতে হবে। দিদি আমার, কেমন সন্দেহ হচ্ছে, কোনো স্ত্রে বৃঝি আমাকে চিনতে, নইলে অমন বিজ্ঞাপন তোমার মাথায় আসত না।

প্রকাণ। তোমার আঁচিলওয়ালা নাকের খ্যাতি পাড়ার লোকের মুখে মুখে। তোমার বিজ্ঞাপন তোমার নাকের উপর। বিশ্বকর্মার হাতে এ নাক দ্ববার তৈরি হতে পারে না—ছাঁচ তিনি মনের ক্ষোভে ভেঙে ফেলেছেন।

মাখন। এই নাকের জোরে একবার বে'চে গিয়েছি, দিদি। মট্র্গঞ্জে চুরি হল, সন্দেহ করে আমাকে ধরলে চোকিদার। দারোগা বৃদ্ধিমান; সে বললে, এ লোকটা চুরি করবে কোন্ সাহসে—নাক ল্কোবে কোথায়। বৃঝেছ দিদি? আমার এ নাকটাতে ভাঁড়ামির ব্যাবসা চলে, চোরের ব্যাবসা একবারে চলে না।

প্রকণ । কিন্তু, তোমার হাতে যে কলার ছড়াটা দেখছি ওটা তো আমার চেনা, কোনো ফিকিরে তোমার জ্বড়ি-অল্লপ্রণার ঘর থেকে সরিয়ে নিয়েছ।

মাখন। অনেক দিনের পেটের জ্বালায় ওদের ভাঁড়ারে চুরি প্রের্ব থেকেই অভ্যেস আছে। প্রুপ। এত বড়ো কাঁদি নিয়ে করবে কী। হন্মানের পালার তালিম দেবে?

মাখন। সে তো ছেলেবেলা থেকেই দিচ্ছি। পথের মধ্যে দেখলমুম এক ব্রহ্মচারী বসে আছেন পাকুড়তলায়। আমার বদ অভ্যাস, হাসাতে চেণ্টা করলমুম—ঠোঁটের এক কোণও নড়াতে পারলমুম না, মন্তর আউড়েই চলল। ভয় হল, ব্রিঝ ব্রহ্মদিত্য হবে। কিন্তু, মুখ দেখে ব্র্থলমুম উপোস করতে হতভাগা তিথিবিচার করছে না। ওর পাঁজিতে তিনটে চারটে একাদশী একসঙ্গে জমাট বে'ধে গেছে। জিজ্ঞাসা করলমুম, বাবাজি, খাবে কিছু? কপালে চোখ তুলে বললে, গ্রুর কুপা বদি হয়। মাঝে মাঝে দেখি মাথার নীচে পর্নথি রেখে নাক ডাকিয়ে ব্নফেছন, ডাকের শব্দে ওগাছের পাখি একটাও বাকি নেই। নাকের সামনে রেখে আসব কলার ছড়াটা।

প্রত্প। লোকটার পরিচয় নিতে হবে তো।

भाषन । निम्ठत्र निम्ठत्र । राजटा राजटा राजटा राजटा यादन, आभात रहस्त माजा ।

প্রত্প। ভালো হল। হন্মানের সঙ্গে অপ্যদ চাই। ওকে তোমারই হাতে তৈরি করে নিতে হবে। শেওড়াফ্রলির হাট উজাড় করে কলার কাঁদি আনিয়ে নেব।

মাখন। শুধু কলার কাদির কর্ম নয়।

প্রত্প। তা নয় বটে। যে কারখানায় তুমি নিজে তৈরি সেখানকার দ্বই-চাকাওয়ালা যন্তের তলায় ওকে ফেলা চাই।

মাথন। দরাময়ী, জীবের প্রতি এত হিংসা ভালো নয়।

প্রুম্প। ভর নেই, আমি আছি, হঠাৎ অপঘাত ঘটতে দেব না। আপাতত কলার ছড়াটা ওকে দিয়ে এলো।

মাখন। আমাদের দেশে মেয়েরা থাকতে সন্ন্যাসী না খেয়ে মরে না। কিন্তু, ও লোকটা ভূল

করেছে— বৈরাগীর ব্যাবসা ওর নয়, ওর চেহারায় জলা্ব নেই। নিতাশ্ত নিজের স্ত্রী ছাড়া ওর খবরদারি করবার মানা্য মিলবে না।

প্রম্প। তোমার অমন চেহারা নিয়ে তুমি ছ বছর চালালে কী করে।

মাখন। ময়রার দোকানে মাছি তাড়িয়েছি, পেয়েছি বাসি লাচি তেলে-ভাজা, যার খদ্দের জোটে না। যাত্রার দলে ভিস্তি সেজেছি, জল খেতে দিয়েছেন অধিকারী মাড়কি আর পচা কলা। সাবিধে পেলেই মা মাসি পাতিয়ে মেয়েদের পাঁচালি শানিয়ে দিয়েছি যখন পার্ব্যরা কাজে চলে গেছে—

ওরে ভাই, জানকীরে দিয়ে এসো বন—

ওরে রে লক্ষ্মণ এ কী কুলক্ষণ, বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ।

মা-জননীদের দুই চক্ষ্ম দিয়ে অশুমুধারা ঝরেছে—দ্ব-চার দিনের সণ্ডয় নিয়ে এসেছি। আমাকে ভালোবাসে সবাই। জ্যাঠাইমা আমার যদি দুটো বিয়ে না দিত তা হলে চাই কি আমার নিজের স্মীও হয়তো আমাকে ভালোবাসতে পারত। বাইরে থেকে ব্রুতে পারবে না, কিন্তু আমারও কেমন অলেপতেই মন গলে যায়। এই দেখো-না, এখন তোমাকে মা-অঞ্জনা বলতে ইচ্ছে করছে।

প্রত্প। সেই ভালো, আমার নাতির সংখ্যা বেড়ে চলেছে, দিদির পদটা বন্ড বেশি ভারী হয়ে উঠল। আচ্ছা, জিগেস করি, তোমার মনটা কী বলছে।

মাখন। তবে মা, কথাটা খুলে বলি। অনেক দিন পরে এ পাড়ার কাছাকাছি আসতেই প্রথম দিনেই আমার বিপদ বাধল ফোড়নের গশ্ধে। সেদিন আমাদের রান্নাঘরে পাঁঠা চড়েছিল— সতি্য বলি, বড়ো বোয়ের মুখ খারাপ, কিন্তু রান্নায় ওর হাত ভালো। সেদিন বাতাস শ্বকে শ্বকে বাড়ির আনাচে কানাচে ঘ্রের বেড়িয়েছি সারাদিন। তার পর খেকে অর্ধভোজনের টানে এ পাড়া ছাড়া আমার অসাধ্য হল। বার বার মনে পড়ছে, কত দিনের কত গালমন্দ আর কত কাঁটাচচ্চিড়। একদিন দিব্যি গেলেছিল্ম, এ বাড়িতে কোনোদিন আর ঢুকব না। প্রতিজ্ঞা ভেঙেছি কাল।

পূৰ্প। কিসে ভাঙালো।

মাখন। তালের বড়ার গলেধ। দিনটা ছট্ফট্ করে কাটালাম। রান্তিরে যখন সব নিশ্বতি, বাইরে থেকে ছিট্কিনি খালে ঢাকলাম ঘরে। খাট করে শব্দ হতেই আমার ছোটোটি এক হাতে পিদিম এক হাতে লাঠি নিয়ে ঢাকে পড়ল ঘরে। মাথে মেখে এসেছিলাম কালি, আমি হাঁ করে দাঁত খিচিয়ে হাঁউমাউখাঁউ করে উঠতেই পতন ও মার্ছা। বড়ো বউ একবার উকি মেরেই দিল দোড়। আমি রয়ে বসে পেট ভরে আহার করে ধামাসামধ্য বড়া নিয়ে এলাম বেরিয়ে।

প্রমণ। কিছ্ন প্রসাদ রেখে এলে না পতিব্রতাদের জন্য?

মাখন। অনেকখানি পায়ের ধনুলো রেখে এসেছি, আর বড়াগনুলো নিয়ে এসেছি দলবলকে থাইয়ে দিতে।

প্রুপ। আচ্ছা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি বলবে?

মাখন। দেখো মা, বিপদে না পড়লে আমি কখনো মিথো কথা কই নে।

পূষ্প। লোকে বলে, তুমি কাশীতে গিয়ে আরো একটা বিয়ে করেছ।

মাখন। তা করেছি।

প্রন্ধ। পিঠ স্ক্স্ক্ করছিল?

মাখন। না মা, দুটো বিয়ে কাকে বলে হাড়ে হাড়ে জেনেছি। ভারি ইচ্ছা হল, একটা বিয়ে কী রকম মরবার আগে জেনে নেব।

প্ৰথ। জেনে নিয়েছ সেটা?

মাখন। বেশি দিন নয়। ভাগ্যবতী কিনা, প্রাফলে মারা গেল সকাল-সকাল স্বামী বর্তমানেই। ঘোমটা সবে খ্রেলেছে মাত্র। কিশ্বু ভালো ক'রে ম্খ ফোটবার তখনো সময় হয় নি। বে'চে থাকলে কপালে কী ছিল বলা যায় না।

প্রত্প। কার কপালে।

মাথন। শলু কথা।

## চতুর্থ দৃশ্য

## নিমামন্দ ফকির। মুখের কাছে একছড়া কলা। জেগে উঠে কলার ছড়া তুলে নেড়েচেড়ে দেখল

ফকির। আহা, গ্রুদেবের কুপা। (ছড়াটা মাথায় ঠেকিয়ে চোখ বুজে) শিবোহং শিবোহং শিবোহং। (একটা একটা করে গোটা দশেক খেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে) আঃ!

#### মাখনের প্রবেশ

মাথন। কী দাদা, ভালো তো! আমার নাম শ্রীমাখনানন্দ।

ফকির। গারুর চরণ ভরসা।

মাখন। গ্রেন্ই খ্রুজে মরছি। সদ্গার মেলে না তো। দয়া হবে কি। নেবে কি অভাজনকে।

ফকির। ভয় নেই, সময় হোক আগে।

মাখন। (কাল্লার স্নুরে) সময় আমার হবে না প্রভু, হবে না। দিন যে গেল! বড়ো পাপী আমি। আমার কী গতি হবে।

ফকির। গুরুপদে মন স্থির করো-শিবোহং।

মাখন। এই পদেই ঠেকল আমার তরী; যম তা হলে ভয়ে কাছে ঘেঁষবে না।

ফার্কর। তোমার নিষ্ঠা দেখে বড়ো সন্তুষ্ট হল্বম।

মাখন। শুধু নিষ্ঠা নয় গুরু, এনেছি কিছু তালের বড়া। তালগাছটা স্কুদ্ধ উন্ধার পাক।

ফকির। (ব্যগ্রভাবে আহার) আহা, স্কুবাদ বটে। ভদ্তির দান কিনা।

মাখন। সার্থকি হল আমার নিবেদন। বাড়ির এ'য়ারা খবর পেলে কী খুনিই হবেন! যাই, উদের সংবাদ পাঠিয়ে দিই গে, ওঁরা আরো কিছু হাতে নিয়ে আসবেন।— প্রভু, গ্হাশ্রমে আর কি ফিরবেন না।

ফ্রির। আর কেন। গ্রু বলেন, বৈরাগ্যং এবং ভয়ং।

মাখন। গৃহী আমি, ডাইনে বাঁয়ে মায়া-মাকড়সানি জড়িয়েছে আপাদমস্তক। ধনদৌলতের সোনার কেল্লাটা কত বড়ো ফাঁকি সেটা খ্ব করেই ব্বে নিয়েছি। ব্বেছি সেটা নিছক স্বংন। ভগবান আমাকে অকিণ্ডন করে পথে পথে ঘোরাবেন এই তো আমার দিনরাগ্রির সাধনা, কিন্তু আর তো পারি নে, একটা উপায় বাতলিয়ে দাও।

ফকির। আছে উপায়।

মাখন। (পা জড়িয়ে) বলে দাও, বলে দাও, বণিত কোরো না।

ফকির। দিন-ভোর উপোস ক'রে থেকে—

মাখন। উপোস! সর্বনাশ! সেটা অভ্যেস নেই একেবারেই। আমার দৃষ্ট গ্রহ দিনে চার বার করে আহার জর্টিয়ে দিয়ে অন্তরটা একেবারে নিরেট করে দিয়েছেন। আর কোনো রাস্তা যদি—

ফকির। আচ্ছা, দ্ব্থানা র্ব্টি—

মাথন। আরো একট্ব দয়া করেন যদি, দ্বাটি ক্ষীর!

ফকির। ভালো, তাই হবে।

মাখন। আহা, কী কর্ণা প্রভূর! তেমন করে পা যদি চেপে থাকতে পারি তা হলে পাঁঠাটাও—ফিকর। না না, ওটা থাক্।

মাখন। আছ্রা, তবে থাক্, একটা দিন বৈ তো নয়। তা, কী করতে হবে বলনে। দেখনুন, আমি মন্থ্য, মানন্য, অন্মবার-বিসগভিয়ালা মন্তর মন্থ দিয়ে বেরবে না, কী বলতে কী বলব, শেষকালে অপরাধ হবে।

ফকির। ভন্ন নেই, তোমার জন্যে সহজ করেই দিচ্ছি। গ্রন্থ মার্তি স্মরণ করে সারারাত জপ

করবে, সোনা তোমাকেই দিল্মে, তোমাকেই দিল্মে, যতক্ষণ না ধ্যানের মধ্যে দেখবে, সোনা আর নেই—কোখাও নেই।

মাখন। হবে হবে প্রভু, এই অধ্যেরও হবে। বলব, সোনা নেই, সোনা নেই; এ হাতে নেই. ও হাতে নেই; ট্যাঁকে নেই, থলিতে নেই; ব্যাঙ্কে নেই, বাঞ্জোয় নেই। ঠিক স্বরে বাজবে মন্ত্র। আছা, গ্রের্জি, ওর সঙ্গে একটা অনুস্বার জ্বড়ে দিলে হয় না? নইলে নিতান্ত বাংলার মতো শোনাছে। অনুস্বার দিলে জোর পাওয়া যায়— সোনাং নেই, সোনাং নেই, কিছ্বং নেই।

ফকির। মন্দ শোনাচ্ছে না।

মাখন। আচ্ছা, তবে অনুমতি হোক, পোলাওটা ঠাণ্ডা হয়ে এল!

্রেম্থান

ফাকরের গান

শোন্রে শোন্ অবোধ মন—
শোন্ সাধ্র উল্লি, কিসে মুল্লি
সেই সুখ্লি কর্ গ্রহণ।
ভবের শুলি ভেঙে মুল্লি-মুল্লা কর্ অশ্বেষণ
ওরে ও ভোলা মন!

ষষ্ঠীচরণ ছুটে এসে

ষষ্ঠী। দেখি দেখি, এই তো দাদ্ব আমার— আমার মাখন। (মনুখে হাত বর্বিয়ের) অমন চাঁদ-মনুখখানা দাড়িগোঁফ দিয়ে একেবারে চাপা দিয়েছে। একে ভগবান আমার চোখে পরিয়েছে বরুড়ো বয়সের ঠালি, ভালো দেখতেই পাই নে, তার উপর এ কী কাণ্ড করেছিস মাখন!

ফকির। সোহং রন্ধা, সোহং রন্ধা, সোহং রন্ধা।

ষষ্ঠী ৷ করেছিস কী দাদ্ব, মন্তর পড়ে পড়ে অমন মিষ্টি গলায় কড়া পড়িয়ে দিয়েছিস! স্ব মোটা হয়ে গেছে!

ফকির। শিবোহং শিবোহং শিবোহং।

#### বামনদাসবাব্র প্রবেশ

বামনদাস। আরে আরে, আমাদের মাখন নাকি? খাঁটি তো? ও ষষ্ঠীদা, মানতেই হবে যোগবল—নাকের উপর থেকে আাঁচলটা একেবারে সাফ দিয়েছে উড়িয়ে। ভট্চায়, দেখে যাও হে, নাকের উপর কী মন্তর দেগোছল গো! একট্ব চিহ্ন রেখে যায় নি। ষষ্ঠীদা, ঐ নাক নিয়ে কত ঝাড়ফ্বাক করেছিলে. একট্ব টলাতে পার নি। তিপিসোর মাহাত্মি বটে—

ষণ্ঠী। না ভাই, মাহাত্মি ভালো লাগছে না। তোরা যাকে বলতিস গণ্ডারী নাক, সে ছিল ভালো।

নিশিঠাকুর। ওর মুখমণ্ডল যে নিজেকে বেকবুল করছে, তার উপরে আবার মুখে কথা নেই। অমন সব বোলচাল, মুনি হয়ে সব ভূলেছে বুঝি!

ভজহরি। দেখি দেখি মাখ্না, মুখটা দেখি। (চিমটি কেটে, চামড়া টেনে) না হে, এ মুখেশ নয়, ধাদা লাগিয়ে দিলে।

নিতাই। কিন্, দেখ্ তো টেনে ওর দাড়িগোঁফ সতি। কি না।

ফকির। উঃ উঃ!

চ ডী। (পিঠে কিল মেরে) কেমন লাগল।

ফকির। উঃ!

চণ্ডী। ঐ তো, সম্ন্যাসীর স্থদ্ধেবাধ আছে তো! মাথায় হ্কৈার জল ঢালি তবে, মাথা ঠাণ্ডা হোক। ষষ্ঠী। আহা, কেন ওকে বিরম্ভ করছ ভাই। সাত বছর পরে ফিরে এল, সবাই মিলে আবার ওকে তাড়াবে দেখছি। মাখন, ও ভাই মাখন, আর দৃ্খ্যু দিস্ নে— একটা কথা ক, নাহয় দুটো গাল দিলিই বা!

ফকির। আপনারা আমাকে মাখন বলে ডাকছেন কেন। পূর্ব-আশ্রমে আমার যে নাম থাক্, আমার গ্রেদ্ত নাম চিদানন্দ স্বামী।

## সকলের উচ্চহাস্য

চিন্। ওরে বাবা, গ্রাণকর্তা এলেন আমাদের। দেখ্ মাখ্না, ন্যাকামি করিস নে। ভাবছিস, এমনি করে আবার ফাঁকি দিয়ে পালাবি! সেটি হচ্ছে না; তোর দুই বউয়ের হাতে দুই কান জিন্মে করে দেব, থাকবি কড়া পাহারায়।

ফাকর। গুরো, হায় গুরো!

## দুই স্থার প্রবেশ

১। ঐ যে গো, মুখ চোখ বর্দলিয়ে এসেছেন আমাদের কলির নারদ।

ফ্রকির। মা, আমি তোমাদের অধম সন্তান, দয়া করো আমাকে।

সকলে। এই এই, করলে কী! প্রাণের ভয়ে মা বলে ফেললে?

১। ও পোড়াকপালে মিন্সে, তুই মা বলিস কাকে!

২। চোখের মাথা খেয়ে বসেছিস, তোর মরণ হয় না!

ফার্কর। একট্র ভালো করে আমাকে দেখে নিন।

- ১। তোমাকে দেখে দেখে চোখ ক্ষয়ে গেছে। তুমি কচি খোকা নও, নতুন জন্মাও নি। তোমার দ্বধের দাঁত অনেক দিন পড়েছে, তোমার বয়সের কি গাছ-পাথর আছে। তোমায় যম ভূলেছে বলে কি আমরাও ভূলব।
- ২। (নাক মুচ্ড়িয়ে দিয়ে) সাক্ষীকে বিদায় করেছ নাকের ডগা থেকে। তাই বলে আমাদের ভোলাতে পারবে না—তোমার বিট্লেমি ঢের জানা আছে। ওমা, ওমা, ঐ দেখ্ লো ছুট্কি—সেই তালের বড়ার ধামাটা।
  - ১। তাই রাত্তিরে গিয়েছিলেন ভূত সেজে বড়া থেতে!
- ২। চক্রোত্তিমশায়, এই দেখে নাও—মিন্সে রামাঘরে চ্বকে এনেছে বড়াস্ক্র্ম আমাদের ধামা চুরি ক'রে।

#### সকলের হাস্য

कान् मन्छन । स्म कि इस । स्थानवन, छाँछात थ्यक छेछिस थन्तह ।

ষষ্ঠী। ওগো বউদিদিরা, কেন ওকে খোঁটা দিচছ। ঘরের বড়া ঘরের মান্বই যদি নিয়ে এসে থাকে তাকে কি চুরি বলে।

১। ভালোমান্ষের মতো যদি নিত তবে দোষ ছিল না—মা গো, সে কী দাঁতখিচুনি। আমার তো দাঁতকপাটি লেগে গেল।

ষষ্ঠী। ভাই মাখন, এটা তো ভালো কর নি—গোপনে আমাকে জানালে না কেন। তালের বড়ার অভাব কী।

ফকির। গুরো!

২। (কলার ছড়ার বাকি অংশ তুলে ধ'রে) এই দেখো তোমরা। ভাঁড়ারে রেখেছিল্ম ব্রাহ্মণ-ভোজন করাব ব'লে। সকালে উঠে আর দেখতে পাই নে। দরজাও খোলা নেই, ভয়ে মরি। আমাদের এই মহাপ্রব্যের কীর্তি। কলা চুরি করে ধর্মকর্ম করেন!

ষষ্ঠীচরণ। (মহাক্রোধে) দেখো, এ আমি কিছ্বতেই সইব না। এই ডাইনি দ্বটোকে ঘর থেকে

বিদায় করতে হবে, নইলে আমার মাখনকে টে'কাতে পারব না। দেখছ তো মাখন? কেবল ভালো-মান্যি করে দুই বউকে কী রকম করে বিগ্ডিয়ে দিয়েছে!

ফকির। সর্বনাশ! আপনারা সাংঘাতিক ভুল করছেন। আপনাদের সকলের পায়ে ধরি— আমাকে বাঁচান! হে গুরো, কী করলে তুমি।

ষষ্ঠী। না ভাই, বেকব্ল থেয়ো না। ধামাটা তুমি ওদের ঘর থেকে এনেছিলে, কলার ছড়াটাও প্রায় নিকেশ করেছ। সেটাতে তোমার অপরাধ হয় নি—তবে লম্জা পাচ্ছ কেন।

ফকির। দোহাই ধর্মের, দোহাই আপনাদের— আমি ধামাও আনি নি, কলার কাঁদিও আনি নি। ষষ্ঠী। পদ্টই দেখা যাচ্ছে খেয়েছ তুমি। কেন এত জিদ করছ।

ফকির। খেয়েছি, কিন্তু-

বামনদাস। আবার কিন্তু কিসের!

ফ্কির। আমি আনি নি।

#### সকলের হাস্য

পাঁচু। তুমি খাও তালের বড়া, দেয় এনে আর-এক মহাত্মা, এও তো মজা কম নয়। তাকে চেন না?

ফকির। আজ্ঞেনা।

সিধু। সে চেনে না তোমাকে?

ফকির। আজ্ঞে না।

নকুল। এ যে আরব্য উপন্যাস।

#### সকলের হাস্য

ষভী। যা হবার তা তো হয়ে গেছে, এখন ঘরে চলো।

ফকির। কার ঘরে যাব?

১। মরি মরি, ঘর চেন না পোড়ারমনুখো! বলি, আমাদের দন্টিকৈ চেন তো?

ফকির। সতি। কথা বলি, রাগ করবেন না, চিনি নে।

সকলে। ঐ লোকটার ভশ্জমি তো সইবে না। জোর করে নিয়ে যাও ওকে ধরে, তালা বন্ধ করে রাখো।

ফকির। গ্রেরা!

भकरन भिर्तन ठोनारठीन। उठा, उठा वर्नाह।

স্থার। বউ দ্টোকে এড়াতে চাও তার মানে ব্ঝি; কিন্তু তোমার ছেলেমেয়েগ্রিলকে? তোমার চারটি মেয়ে, তিনটি ছেলে, তাও ভূলেছ নাকি।

ফকির। ও সর্বনাশ! আমাকে মেরে ফেললেও এখান থেকে নড়ব না। (গাছের গৃট্টু আঁকড়িয়ে ধ'রে) কিছুতেই না।

হরিশ উকিল। জান আমি কে? পূর্ব-আশ্রমে জানতে। অনেক সাধ্কে জেলে পাঠিয়েছি। আমি হরিশ উকিল। জান? তোমার দুই স্বী!

ফকির। এখানে এসে প্রথম জানল্ম।

হরিশ। আর তোমার চার মেয়ে তিন ছেলে।

ফাকর। আপনারা জানেন, আমি কিছুই জানি নে।

হরিশ। এদের ভরণপোষণের ভার তুমি যদি না নাও, তা হলে মকন্দ্রমা চলবে বলে রাখল্ম।

ফকির। বাপ রে! মকদ্দমা! পায়ে ধরি, একট্র রাস্তা ছাড্রন।

দ্বই দ্বী। যাবে কোথায়, কোন্ চুলোয়, যমের কোন্ দ্রোরে?

ফাকর। গুরো! (হতব্দ্ধি হয়ে বসে পড়ল)

## হৈমবতীর প্রবেশ ও ফ্রাকরকে প্রণাম

ফকির। (লাফিয়ে উঠে) এ কী, এ যে হৈমবতী! বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও। ১। ওলো, ওর সেই কাশীর বউ, এখনো মরে নি বুঝি!

## মাখনকে নিয়ে পালপর প্রবেশ

মাখন। ধরা দিলেম—বেওজর। লাগাও হাতকড়ি। প্রমাণের দরকার নেই। একেবারে সিধে নাকের দিকে তাকান। আমি মাখনচন্দ্র। এই আমার দড়ি আর এই আমার কল্সি। মা অঞ্জনা, কিছ্কিন্ধ্যায় তো ঢোকালে। মাঝে মাঝে খবর নিয়ো। নইলে বিপদে পড়লে আবার লাফ মারব।

প্রুপ। ফাকরদা, তোমার মৃত্তি কোথায় সে তো এখন ব্রেছ?

ফ্রকর। খুব বুর্ঝেছ-এ রাস্তা আর ছাড়ছি নে।

প্রুপ। বাছা মাখন, তোমার মৃহত স্ববিধে আছে— তোমার ফ্রতি কেউ মারতে পারবে না। এ দুটিও নয়।

দুই স্নী। ছি ছি, আর একট্ হলে তো সর্বনাশ হয়েছিল! (গড় হয়ে প্রণাম ক'রে) বাঁচালে এসে।

# পরিশি ই ১



হাকাশ: ১৯১৮

সহজে অভিনয়যোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে অচলায়তন নাটকটি 'গ্রুব্' নামে এবং কিঞিং র্পান্তরিত এবং লঘ্তর আকারে প্রকাশ করা হইল।

শাশ্তিনিকেতন ১লা ফালগুন ১৩২৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

#### অচলায়তন

#### একদল বালক

প্রথম। ওরে ভাই শ্রনেছিস? দিবতীয়। শ্বনেছি— কিন্তু চুপ কর। তৃতীয়। কেন বল দেখি? শ্বিতীয়। কী জানি বললে যদি অপরাধ হয়? প্রথম। কিন্তু উপাধ্যায়মশায় নিজে যে আমাকে বলেছেন। তৃতীয়। কী বলেছেন বল-না। প্রথম। গ্রু আসছেন। সকলে। গ্রু আসছেন! তৃতীয়। ভয় করছে না ভাই? দ্বিতীয়। ভয় করছে। প্রথম। আমার ভয় করছে না, মনে হচ্ছে মজা। তৃতীয়! কিন্তু ভাই গুরু কী? দ্বিতীয়। তাজানি নে। তৃতীয়। কে জানে? দিবতীয়। এখানে কেউ জানে না। প্রথম। শ্রেছি গ্রের খ্র বড়ো, খ্র মসত বড়ো। তৃতীয়। তা হলে এখানে কোথায় ধরবে? প্রথম। পঞ্চকদাদা বলেন অচলায়তনে তাঁকে কোথাও ধরবে না। তৃতীয়। কোথাও না? প্রথম। কোথাও না। তৃতীয়। তা হলে কী হবে? প্রথম। ভারি মজা হবে।

[ প্রস্থান

#### পঞ্জকর প্রবেশ

### পণ্ডক।

#### शान

তুমি ডাক দিয়েছ কোন্সকালে কেউ তা জানে না। আমার মন যে কাঁদে আপন মনে কেউ তা মানে না। ওরে ভাই, কে আছিস ভাই। কাকে ডেকে বলব, গ্রুত্ব আসছেন।

## সঞ্জীবের প্রবেশ

সঞ্জীব। তাই তো শানেছি। কিন্তু কে এসে খবর দিলে বলো তো। পণ্ডক। কে দিলে তা তো কেউ বলে না। সঞ্জীব। কিন্তু গারু আসছেন বলে তুমি তো তৈরি হচ্ছ না পণ্ডক? পণ্ডক। বাঃ, সেইজনোই তো পাণ্ডিপন্ত সব ফেলে দিয়েছি। সঞ্জীব। সেই ব্যাঝি তোমার তৈরি হওয়া? পশুক। আরে, গ্রুর যখন না থাকেন তখনই প্থিপত্ত। গ্রুর যখন আসবেন তখন ঐ-সব জঞ্জাল সরিয়ে দিয়ে সময় খোলসা করতে হবে। আমি সেই প্থিথ বন্ধ করবার কাজে ভয়ানক বাসত।

সঞ্জীব। তাই তো দেখছি।

[ প্রস্থান

পণ্ডক।

গান

ফিরি আমি উদাস প্রাণে, তাকাই সবার মুখের পানে, তোমার মতো এমন টানে কেউ তো টানে না।

ওহে জয়োত্তম, তুমি কাঁধে কিসের বোঝা নিয়ে চলেছ? বোঝা ফেলো। গ্রুর আসছেন যে।

জয়োত্তম। আরে ছুইয়ো না; এ-সব মাশ্গল্য। গুরুর জন্যে সিংহুদ্বার সাজাতে চলেছি।

পঞ্ক। গ্রে কোন্ দ্বার দিয়ে চাক্রেন তা জানবে কী করে?

জয়োত্তম। তা তো বটেই। অচলায়তনে জানবার লোক কেবল তুমিই আছ।

পণ্ডক। তোমরাও জান না, আমিও জানি নে— তফাতটা এই যে, তোমরা বোঝা বয়ে মর, আমি হালকা হয়ে বসে আছি।

জয়োত্তম। আচ্ছা, এখন পথ ছাড়ো, আমার সময় নেই।

[ প্রস্থান

পণ্ডক।

รถส

বেজে ওঠে পণ্ডমে দ্বর, কে'পে ওঠে বন্ধ এ ঘর, বাহির হতে দুয়ারে কর কেউ তো হানে না।

## মহাপঞ্চকের প্রবেশ

মহাপঞ্চক। গান! অচলায়তনে গান! মতিভ্রম হয়েছে!

পঞ্চ। এবার দাদা, স্বয়ং তোমাকেও গান ধরতে হবে। একধার থেকে মতিদ্রমের পালা আরম্ভ হল।

মহাপশুক। আমি মহাপশুক, গান ধরব! ঠাট্টা আমার সংখ্য।

পশুক। ঠাট্টা নয়। অচলায়তনে এবার মন্ত্র ঘ্রুচে গান আরম্ভ হবে। এই বোবা পাথরগর্লো থেকে সূর বেরোবে।

মহাপঞ্জ। কেন বলো তো?

পঞ্ক। গ্রু আসছেন যে! তাই আমার কেবলই মন্তরে ভূল হচ্ছে।

মহাপশ্তক। গ্রুর এলে তোমার জন্যে লঙ্জায় মুখ দেখাতে পারব না।

পঞ্জ। তার জন্যে ভাবনা কী। নির্লেজ্জ হয়ে একলা আমিই মুখ দেখাব।

মহাপঞ্চ। মন্তরে ভুল হলে গ্রের তোমাকে আয়তন থেকে দরে করে দেবেন।

পঞ্চক। সেই ভরসাতেই তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে আছি।

মহাপঞ্জ। অমিতায়্ধারণী মল্টা—

পণ্ডক। সেই মন্দ্রটা স্বয়ং গ্রের কাছ থেকে শিখব বলেই তো আগাগোড়া ভোলবার চেন্টায় আছি। সেইজন্যেই গান ধর্রেছি দাদা।

মহাপঞ্চক। ঐ শঙ্খ বাজল। এখন আমার সপ্তকুমারিকা গাথা পাঠের সময়। কিন্তু বলে যাছিহ, সময় নন্ট কোরো না। গ্রনু আসছেন।

পঞ্চক।

গান

আকাশে কার ব্যাকুলতা, বাতাস বহে কার বারতা, এ পথে সেই গোপন কথা কেউ তো আনে না।

ও কী ও! কামা শ্বিন যে! এ নিশ্চরই সৃত্তে। আমাদের এই অচলায়তনে ঐ বালকের চোথের জল আর শ্বেলে না। ওর কামা আমি সইতে পারি নে।

## প্রস্থান ও বালক স্বভয়কে লইয়া প্রাথবেশ

পঞ্চক। তোর কোনো ভয় নেই ভাই, কোনো ভয় নেই। তুই আমার কাছে বল— কী হয়েছে বল।

স্ভদ্ন। আমি পাপ করেছি।

পণ্ডক। পাপ করেছিস! কী পাপ?

স্ভদ্র। সে আমি বলতে পারব না। ভয়ানক পাপ। আমার কী হবে?

পশুক। তোর সব পাপ আমি কেড়ে নেব, তুই বল।

স্বভদ্র। আমি আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের—

পণ্ডক। উত্তর দিকের?

স্ভদ্র। হাঁ, উত্তর দিকের জানলা খনে-

পণ্ডক। জানলা খুলে কী করাল?

স্ভদ্র। বাইরেটা দেখে ফেলেছি।

পণ্ডক। দেখে ফেলেছিস? শ্বনে ল্যেভ হচ্ছে যে।

স্ভদ্ন। হাঁ পণ্ডকদাদা। কিন্তু বেশিক্ষণ না—একবার দেখেই তথনই বন্ধ করে ফেলেছি। কোন্ প্রায়শ্চিত্ত করলে আমার পাপ যাবে?

পণ্ডক। ভুলে গেছি ভাই। প্রায়শ্চিত্ত বিশ-প°চিশ হাজার রকম আছে; আমি যদি এই আয়তনে না আসতুম তা হলে তার বারো-আনাই কেবল প্র্থিতে লেখা থাকত— আমি আসার পর প্রায় তার সব-কটাই ব্যবহারে লাগাতে পেরেছি, কিন্তু মনে রাখতে পারি নি।

#### বালকদলের প্রবেশ

প্রথম ৷ আাঁ, স্ভেম্ন তুমি ব্ঝি এখানে!

দ্বিতীয়। জান পশুকদাদা, স্ভদ্র কী ভয়ানক পাপ করেছে?

পণ্ডক। চুপ চুপ! ভয় নেই স্ভদ্ৰ, কাঁদছিস কেন ভাই? প্ৰায়শ্চিত্ত করতে হয় তো করবি। প্রায়শ্চিত্ত করতে ভারি মজা। এখানে রোজই একঘেয়ে রকমের দিন কাটে. প্রায়শ্চিত্ত না থাকলে তো মানুষ টি'কতেই পারত না।

প্রথম। (চুপিচুপি) জান পঞ্চদাদা, স্বভদ্র উত্তর দিকের জানলা—

পঞ্জক। আচ্ছা, আচ্ছা, স**্ভদ্রের মতো তোদের অত সাহস আছে**?

দিবতীয়। আমাদের আয়তনের উত্তর দিকটা যে একজটা দেবীর!

তৃতীয়। সেদিক থেকে আমাদের আয়তনে যদি একট্বও হাওয়া ঢোকে তা হলে যে সে—

পণাক। তা হলে কী?

তৃতীয়। সে যে ভয়ানক।

পণ্ডক। কী ভয়ানক শ্রনিই-না।

তৃতীয়। জানি নে, কিন্তু সে ভয়ানক।

সন্ভদ্র। পশুকদাদা, আমি আর কখনো খন্লব না পশুকদাদা। আমার কী হবে?

পণ্ডক। শোন বলি স্ভদ্ৰ, কিসে কী হয় আমি ভাই কিছনুই জানি নে— কিন্তু যাই হোক-না, আমি তাতে একট্ৰ ভয় করি নে।

স্ভদু। ভয় কর না?

मकल ছেলে। ভয় কর না?

পণ্ডক। না। আমি তো বলি, দেখিই-না কী হয়।

সকলে। (কাছে ঘে<sup>\*</sup>ষিয়া) আচ্ছা দাদা, তুমি ব্ৰিঝ অনেক দেখেছ?

পঞ্চক। দেখেছি বৈকি। ও মাসে শনিবারে যেদিন মহাময়্রী দেবীর প্জা পড়ল, সেদিন আমি কাঁসার থালায় ই দ্বের গর্তের মাটি রেখে, তার উপর পাঁচটা শেয়ালকাঁটার পাতা আর তিনটে মাষকলাই সাজিয়ে নিজে আঠারো বার ফ ্লিয়েছি।

সকলে। আ!! কী ভয়ানক! আঠারো বার!

স্ভদ্র। পঞ্চদাদা, তোমার কী হল?

পঞ্চক। তিনদিনের দিন যে সাপটা এসে আমাকে নিশ্চয় কামড়াবে কথা ছিল, সে আজ পর্যন্ত আমাকে খ্রুজে বের করতে পারে নি।

প্রথম। কিন্তু ভয়ানক পাপ করেছ তুমি।

দ্বিতীয়। মহাময়্রী দেবী ভয়ানক রাগ করেছেন।

পঞ্চক। তার রাগটা কী রকম সেইটে দেখবার জন্যেই তো এ কাজ করেছি!

স্ভদ্র। কিন্তু পঞ্চকদাদা, যদি তোমাকে সাপে কামড়াত!

পঞ্চ । তা হলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোথাও কোনো সন্দেহ থাকত না—ভাই সত্তর, জানলা খুলে তুই কী দেখলি বল দেখি।

দ্বিতীয়। নানা, বলিস নে।

তৃতীয়। না. সে আমরা শ্বনতে পারব না--কী ভয়ানক!

প্রথম। আচ্ছা, একট্—খুব একট্খানি বল ভাই।

স্ভদু। আমি দেখল্ম সেখানে পাহাড়, গোর্ চরছে—

বালকগণ। (কানে আঙ্কল দিয়া) ও বাবা, না না, আর শ্নব না। আর বোলো না স্ভদু। ঐ-যে উপাধ্যায়মশায় আসছেন। চল চল— আর না।

পণ্ডক। কেন? এখন তোমাদের কী?

প্রথম। বেশ, তাও জান না ব্ঝি? আজ যে প্রেফালগ্নী নক্ষ্য-

পঞ্ক। তাতে কী?

শ্বিতীয়। আজ কাকিনী সরোবরের নৈশতি কোণে ঢোঁড়া সাপের খোলস খ্বজতে হবে না? পঞ্চ । কেন রে?

প্রথম। তুমি কিছ্ জান না পঞ্চদাদা। সেই খোলস কালো রঙের ঘোড়ার লেজের সাতগাছি চুল দিয়ে বে'ধে প্রভিয়ে ধোঁয়া করতে হবে যে।

শ্বিতীয়। আজ যে পিতৃপূর্ব্যেরা সেই ধোঁয়া দ্বাণ করতে আসবেন।

পঞ্চক। তাতে তাঁদের কন্ট হবে না?

প্রথম। পর্ণ্য হবে যে, ভয়ানক পর্ণ্য।

স্ভেদ্র ব্যতীত বালকগণের প্রস্থান

### উপাধ্যারের প্রবেশ

স্ভদ্র। উপাধ্যায়মশার!

পশুক। আরে পালা পালা। উপাধ্যায়মশায়ের কাছ থেকে একট্ব পরমার্থতিত্ব শ্বনতে হবে, এখন বিরম্ভ করিস নে, একেবারে দৌড়ে পালা।

উপাধ্যায়। কী স্বভদ্র, তোমার বস্তব্য কী শীঘ্র বলে যাও।

স্ভদ্র। আমি ভয়ানক পাপ করেছি।

পঞ্জক। ভারি পশ্ভিত কিনা। পাপ করেছি! পালা বলছি।

উপাধ্যায়। (উৎসাহিত হইয়া) পাপ করেছ? ওকে তাড়া দিচ্ছ কেন? সমুভদ্র, শমুনে যাও। পণ্ডক। আর রক্ষা নেই, পাপের এতট্নকু গন্ধ পেলে একেবারে মাছির মতো ছোটে।

উপাধ্যায়। কী বলছিলে?

স্ভদ্র। আমি পাপ করেছি।

উপাধ্যায়। পাপ করেছ? আচ্ছা বেশ। তা হলে বোসো। শোনা যাক।

স্বভদ্র। আমি আয়তনের উত্তর দিকের—

উপাধ্যায়। বলো, বলো, উত্তর দিকের দেয়ালে আঁক কেটেছ?

স্কুডদ্র। না, আমি উত্তর দিকের জানলায়—

উপাধ্যায়। ব্ৰেছি, কন্ই ঠেকিয়েছ। তা হলে তো সেদিকে আমাদের যতগ্রিল যজ্ঞের পাত্র আছে সমস্তই ফেলা যাবে। সাত মাসের বাছ্রকে দিয়ে ঐ জানলা না চাটাতে পারলে শোধন হবে না।

পণ্ডক। এটা আপনি ভূল বলছেন। ক্রিয়াসংগ্রহে আছে, ভূমিকুজ্মাণ্ডের বোঁটা দিয়ে একবার— উপাধ্যায়। তোমার তো স্পর্ধা কম দেখি নে। কুলদন্তের ক্রিয়াসংগ্রহের অন্টাদশ অধ্যায়টি কি কোনোদিন খুলে দেখা হয়েছে?

পঞ্চক। (জনান্তিকে) স্বভদ্র, যাও তুমি।— কিন্তু কুলদন্তকে তো আমি—

উপাধ্যায়। কুলদত্তকে মান না? আচ্ছা, ভরন্বাজ মিশ্রের প্রয়োগপ্রজ্ঞণিত তো মানতেই হবে— তাতে—

স্ভদ্র। উপাধ্যায়মশায়, আমি ভয়ানক পাপ করেছি।

পণ্ডক। আবার! সেই কথাই তো হচ্ছে। তুই চুপ কর।

উপাধ্যায়। স্কুভদ্র, উত্তরের দেয়ালে যে আঁক কেটেছ সে চতুষ্কোণ, না গোলাকার?

স্ভদ্র। আঁক কাটি নি। আমি জানলা খ্লে বাইরে চেয়েছিল্ম।

উপাধ্যায়। (বসিয়া পড়িয়া) আঃ সর্বনাশ! করেছিস কী! আজ তিনশো প'য়তাল্লিশ বছর ঐ জানলা কেউ খোলে নি তা জানিস?

স,ভদু। আমার কী হবে?

পঞ্চক। (সন্ভদ্রকে আলিঙ্গান করিয়া) তোমার জয়জয়কার হবে সন্ভদ্ন। তিনশো পায়তাল্পিশ বছরের আগল তুমি ঘন্টিয়েছ। তোমার এই অসামান্য সাহস দেখে উপাধ্যায়মশায়ের মনুখে আর কথা নেই। গ্রুর আসার পথ তুমিই প্রথম খোলসা করে দিলে।

স্ভেদ্রকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান

উপাধ্যায়। জানি নে কী সর্বনাশ হবে। উত্তরের অধিষ্ঠান্ত্রী যে একজটা দেবী! বালকের দুই চন্দ্র মৃহতেই পাথর হয়ে গেল না কেন তাই ভাবছি। যাই আচার্যদেবকৈ জানাই গো।

্র প্রস্থান

## আচার্য ও উপাচার্যের প্রবেশ

আচার্য। এতকাল পরে আমাদের গ্রের আসছেন।

উপাচার্য। তিনি প্রসন্ন হয়েছেন।

আচার্য। প্রসন্ন হয়েছেন? তা হবে। হয়তো প্রসন্নই হয়েছেন। কিন্তু কেমন করে জানব?

উপাচার্য। নইলে তিনি আসবেন কেন?

আচার্য। এক-এক সময়ে মনে ভয় হয় যে, হয়তো অপরাধের মান্তা পূর্ণ হয়েছে বলেই তিনি আসছেন।

উপাচার্য। না, আচার্যদেব, এমন কথা বলবেন না। আমরা কঠোর নিয়ম সমস্তই নিঃশেষে পালন করেছি—কোনো ত্রুটি ঘটে নি।

আচার্য। কঠোর নিয়ম? হাঁ, সমস্তই পালিত হয়েছে।

উপাচার্য। বজ্রশন্দ্ধিরত আমাদের আয়তনে এইবার নিয়ে ঠিক সাতাত্তর বার পূর্ণ হয়েছে। আর কোনো আয়তনে এ কি সম্ভবপর হয়!

আচার্য। না. আর কোথাও হতে পারে না।

উপাচার্য। কিন্তু তব্ আপনার মনে এমন দ্বিধা হচ্ছে কেন?

আচার্য। স্তসোম, তোমার মনে কি তুমি শান্তি পেয়েছ?

উপাচার্য। আমার তো একম্হতের জন্যে অশান্তি নেই।

আচার্য। অশান্তি নেই?

উপাচার্য । কিছ্মান্ত না । আমার অহেনরাত্র একেবারে নিয়মে বাঁধা । এর চেয়ে আর শাস্তি কী হতে পারে ?

আচার্য। ঠিক, ঠিক—ঠিক বলেছ স্তেসোম। অচেনার মধ্যে গিয়ে কোথায় তার অন্ত পাব? এখানে সমস্তই জানা, সমস্তই অভ্যস্ত—এখানকার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এখানকারই সমস্ত শাস্তের ভিতর থেকে পাওয়া যায়—তার জন্যে একট্বও বাইরে যাবার দরকার হয় না। এই তো নিশ্চল শাস্তি!

উপাচার্য! আচার্যদেব, আপনাকে এমন বিচলিত হতে কখনো দেখি নি।

আচার্য। কী জানি, আমার কেমন মনে হচ্ছে, কেবল একলা আমিই না, চারি দিকে সমস্তই বিচলিত হয়ে উঠছে। আমার মনে হচ্ছে, আমাদের এখানকার দেয়ালের প্রত্যেক পাথরটা পর্যন্ত বিচলিত। তুমি এটা অনুভব করতে পারছ না স্তসোম?

উপাচার্য। কিছুমাত্র না। এখানকার অটল স্তব্ধতার লেশমাত্র বিচ্যুতি দেখতে পাচ্ছি নে। আমাদের তো বিচলিত হবার কথাও না। আমাদের সমস্ত শিক্ষা কোন্ কালে সমাধা হয়ে গেছে। আমাদের সমস্ত লাভ সমাপত, সমস্ত সঞ্চয় পর্যাপত। ঐ-যে পশুক আসছে। পাথরের মধ্যে কি ঘাস বেরোয়? এমন ছেলে আমাদের আয়তনে কী করে সম্ভব হল! ঐ আমাদের দুর্লক্ষণ। এই আয়তনের মধ্যে ও কেবল আপনাকেই মানে। আপনি ওকে একট্ব ভর্পসনা করে দেবেন।

আচার্য। আচ্ছা তুমি যাও। আমি ওর সঙ্গে একট্র নিভূতে কথা কয়ে দেখি।

্র উপাচার্যের প্রস্থান

#### পৰাবের প্রবেশ

আচার্য। (পণ্ডকের গারে হাত দিরা) বংস পণ্ডক!

পণ্ডক। করলেন কী! আমাকে ছুলেন?

আচার্য। কেন, বাধা কী আছে?

পঞ্জ। আমি যে আচার রক্ষা করতে পারি নি।

আচার্য। কেন পার নি বংস?

পঞ্চক। প্রভূ, কেন, তা আমি বলতে পারি নে। আমার পারবার উপায় নেই।

আচার্য । সোমা, তুমি তো জান, এখানকার যে নিয়ম সেই নিয়মকে আশ্রয় করে হাজার বছর হাজার হাজার লোক নিশ্চিন্ত আছে। আমরা যে খুশি তাকে কি ভাঙতে পারি?

পণ্ডক। আচার্য দেব, যে-নিয়ম সত্য তাকে ভাঙতে না দিলে তার যে পরীক্ষা হয় না। তাই কি ঠিক নয়?

আচার্য। যাও বংস, তোমার পথে তুমি যাও। আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা কোরো না।

পণ্ডক। আচার্যদেব, আপনি জানেন না কিন্তু আপনিই আমাকে নিয়মের চাকার নীচে থেকে টেনে নিয়েছেন।

আচার্য। কেমন করে বংস?

পণ্ডক। তা জানি নে, কিন্তু আপনি আমাকে এমন একটা-কিছ্ব দিয়েছেন যা আচারের চেয়ে, নিয়মের চেয়ে অনেক বেশি।

আচার্য। তুমি কী কর না-কর আমি কোনোদিন জিজ্ঞাসা করি নে, কিন্তু আজ একটি কথা জিজ্ঞাসা করব। তুমি কি অচলায়তনের বাইরে গিয়ে যুনক জাতির সংগ্যে মেশ?

পণ্ডক। আপনি কি এর উত্তর শ্নতে চান?

আচার্য। না না থাক্, বোলো না। কিন্তু য্নকেরা যে অত্যন্ত দ্লেচ্ছ। তাদের সহবাস কি— পণ্ডক। তাদের সম্বন্ধে আপনার কি কোনো বিশেষ আদেশ আছে?

আচার্য। না না, আদেশ আমার কিছ্ই নেই। যদি ভূল করতে হয় তবে ভূল করো গে— তুমি ভূল করো গে— আমাদের কথা শুনো না।

পঞ্চ । ঐ উপাচার্য আসছেন—বোধ করি কাজের কথা আছে—বিদায় হই।

#### উপাধ্যার ও উপাচার্বের প্রবেশ

উপাচার্য । (উপাধ্যায়ের প্রতি) আচার্যদেবকে তো বলতেই হবে। উনি নিতাস্ত উদ্বিশন হবেন—কিন্তু দায়িত্ব যে ওঁরই।

আচার্য। উপাধ্যায়, কোনো সংবাদ আছে নাকি?

উপাধ্যায়। অত্যন্ত মন্দ সংবাদ।

আচার্য। অতএব সেটা সম্বর বলা উচিত।

উপাধ্যায়। আচার্যদেব, সহভদ্র আমাদের আয়তনের উত্তর<sup>\*</sup>দিকের জানলা খ**্**লে বাইরে দ্ভিপাত করেছে।

আচার্য। উত্তর দিকটা তো একজটা দেবীর।

উপাধ্যায়। সেই তো ভাবনা। আমাদের আয়তনের মন্ত্রপত্ত রুন্ধ বাতাসকে সেখানকার হাওয়া কতটা দূরে পর্যানত আক্রমণ করেছে বলা তো যায় না।

উপাচার্য। এখন কথা হচ্ছে, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কী।

আচার্য। আমার তো সমরণ হয় না। উপাধ্যায় বোধ করি—

উপাধ্যায়। না, আমিও তো মনে আনতে পারি নে। আজ তিনশো বছর এ প্রায়শ্চিন্তটার প্রয়োজন হয় নি—স্বাই ভূলেই গেছে। ঐ-যে মহাপশ্চক আসছে—যদি কারো জানা থাকে তো সে ওর।

## মহাপদ্ধকর প্রবেশ

উপাধায়। মহাপঞ্চক, সব শ্বনেছ বোধ করি।

মহাপশ্তক। সেইজন্যেই তো এল্ম: আমরা এখন সকলেই অশ্বচি, বাহিরের হাওরা আমাদের আয়তনে প্রবেশ করেছে।

উপাচার্য। এর প্রায়শ্চিত্ত কী, আমাদের কারো স্মরণ নেই। তুমিই হয়তো বলতে পার।

মহাপণ্ডক। ক্রিয়াকল্পতর্তে এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না—একমাত্র ভগবান জবলনানত-কৃত আধিকমি'ক বর্ষায়ণে লিখছে, অপরাধীকে ছয়মাস মহাতামস সাধন করতে হবে।

উপাচার্য। মহাতামস?

মহাপশুক। হাঁ, ওকে অন্ধকারে রেখে দিতে হবে, আলোকের এক রশ্মিমান্তও দেখতে পাবে না। কেন না, আলোকের শ্বারা যে-অপরাধ অন্ধকারের শ্বারাই তার ক্ষালন।

উপাচার্য। তা হলে, মহাপঞ্চক, সমস্ত ভার তোমার উপর রইল।

উপাধ্যায়। চলো আমিও তোমার সংখ্য যাই। ততক্ষণ স্ভদ্রকে হিশ্যমর্দনকৃতে স্নান করিয়ে আনি গে।

[ সকলের গমনোদ্যম

আচার্য। শোনো, প্রয়োজন নেই।

উপাধ্যায়। কিসের **প্রয়োজন নেই**?

আচার্য। প্রায়শ্চিত্তের।

মহাপণ্ডক। প্রয়োজন নেই বলছেন! আধিকমিকি বর্ষায়ণ খুলে আমি এখনই দেখিয়ে দিচ্ছি— আচার্য। দরকার নেই—স্বভদ্রকে কোনো প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না, আমি আশীর্বাদ করে তার—

মহাপঞ্জ। এও কি কখনো সম্ভব হয়? যা কোনো শাস্ত্রে নেই আপনি কি তাই—

আচার্য। না, হতে দেব না, যদি কোনো অপরাধ ঘটে সে আমার। তোমাদের ভয় নেই। উপাধ্যায়। এরকম দ্বর্বলতা তো আপনার কোনোদিন দেখি নি! এই তো সেবার অফাঙ্গাশান্দিধ বাসে জুকীয় বাবে বালক ক্ষাল্যালি জল জল করে পিপাস্থায় প্রাণ্ডাগ্য করলে কিচ্চু তুর তার

উপকাসে তৃতীয় রাদ্রে বালক কুশলশীল জল জল করে পিপাসায় প্রাণত্যাগ করলে কিল্তু তব্ব তার মুখে যখন এক বিন্দ্র জল দেওয়া গেল না, তখন তো আপনি নীরব হয়ে ছিলেন। তুচ্ছ মানুষের প্রাণ আজ আছে কাল নেই, কিল্তু সনাতন ধর্মবিধি তো চিরকালের।

## স্ভদুকে লইয়া পণ্ডকের প্রবেশ

পশুক। ভয় নেই স্বভদু, তোর কোনো ভয় নেই—এই শিশ্বটিকে অভয় দাও প্রভূ। আচার্য। বংস, তুমি কোনো পাপ কর নি। যারা বিনা অপরাধে তোমাকে হাজার হাজার বংসর ধরে মুখ বিকৃত করে ভয় দেখাচ্ছে, পাপ তাদেরই। এসো পশুক।

[স্বভরুকে কোলে লইয়া পঞ্চকের সংগ্য প্রস্থান

উপাধ্যায়। এ কী হল উপাচার্যমশায়?

[উপাচার্যের প্রস্থান

মহাপঞ্ক। আমরা অশ্বচি হয়ে রইল্ব্ম, আমাদের যাগযজ্ঞ ব্রত-উপবাস সকলই পশ্ড হতে থাকল, এ তো সহ্য করা শস্ত।

উপাধ্যায়। এ সহ্য করা চলবেই না। আচার্য কি শেষে আমাদের স্লেচ্ছের সংগে সমান করে দিতে চান?

মহাপণ্ডক। উনি আজ স্কুভদুকে বাঁচাতে গিয়ে সনাতন ধর্মকে বিনাশ করবেন! এ কী রকম বুশ্বিকার ওঁর ঘটল! এ অবস্থায় ওঁকে আচার্য বলে গণ্য করাই চলবে না।

## সঞ্জীব, বিশ্বশ্ভর, জয়োন্তমের প্রবেশ

সঞ্জীব। এতদিন এখানে সব ঠিক চলছিল। যেই গা্র আসবেন রব উঠল অমনি কেন এই সব অনাচার ঘটতে লাগল?

বিশ্বশ্ভর। আচার্য অদীনপর্ণ্য যদি স্বেচ্ছার পদত্যাগ না করেন, তবে তিনি যেমন আছেন থাকুন কিন্তু আমরা তাঁর কোনো অনুশাসন মানব না।

জয়োত্তম। তিনি বলেন, তাঁর গ্রন্থ তাঁকে যে আসনে বসিয়েছেন তাঁর গ্রন্থ তাঁকে সেই আসন থেকে নামিয়ে দেবেন, সেইজন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন।

#### অধ্যেতার প্রবেশ

উপাধ্যায়। কী গো অধ্যেতা, ব্যাপার কী?

অধ্যেতা। স্বভদ্রকে মহাতামসে বসায় কার সাধা?

মহাপঞ্জ। কেন কী বিঘা ঘটেছে?

অধ্যেতা। মূতিমান বিঘা রয়েছে তোমার ভাই।

মহাপণ্ডক। পণ্ডক?

অধ্যেতা। হাঁ। আমি ভাকতেই সন্ভদ্র ছন্টে এল, কিল্তু পঞ্চক তাকে কেড়ে নিয়ে গেল।

মহাপণ্ডক। না, এই নরাধমকে নিয়ে আর চলল না। অনেক সহ্য করেছি। এবার ওকে নির্বাসন দেওয়াই স্থির। কিন্তু অধ্যেতা, তুমি এটা সহ্য করলে?

অধ্যেতা। আমি কি তোমার পশুককে ভয় করি? স্বয়ং আচার্য অদীনপর্ণ্য এসে তাকে আদেশ করলেন, তাই তো সে সাহস পেলে।

সঞ্জীব। স্বয়ং আমাদের আচার্য!

বিশ্বস্তর। ক্রমে এ-সব হচ্ছে কী! এতদিন এই আয়তনে আছি, কখনো তো এমন অনাচারের কথা শ্নিনি। আর স্বয়ং আমাদের আচার্যের এই কীর্তি!

জয়োত্তম। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেই দেখা যাক-না।

বিশ্বশ্ভর। না না, আচার্যকে আমরা—

মহাপঞ্জক। की कत्रत्व आहार्य (क, वल्लाहे स्कला।

বিশ্বশ্ভর। তাই তো ভাবছি কী করা যায়। তাঁকে না হয়— আপনি বলে দিন-না কী করতে হবে।

মহাপণ্ডক। আমি বলছি তাঁকে সংযত করে রাখতে হবে।

সঞ্জীব। কেমন করে?

মহাপঞ্জ। কেমন করে আবার কী। মন্ত হস্তীকে যেমন করে সংযত করতে হয় তেমনি করে। জয়োন্তম। আমাদের আচার্যদেবকে কি তা হলে—

মহাপশুক। হাঁ, তাঁকে বন্ধ করে রাখতে হবে। চুপ করে রইলে যে! পারবে না?

## আচার্যের প্রবেশ

আচার্য। বংস, এতদিন তোমরা আমাকে আচার্য বলে মেনেছ, আজ তোমাদের সামনে আমার বিচারের দিন এসেছে। আমি স্বীকার করছি অপরাধের অন্ত নেই, অন্ত নেই, তার প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে।

সঞ্জীব। তবে আর দেরি করেন কেন? এ দিকে যে আমাদের সর্বনাশ হয়।

আচার্য। গ্রন্থ চলে গেলেন, আমরা তাঁর জায়গায় পার্থি নিয়ে বসল্ম; সেই জীর্ণ পার্থির ভাণ্ডারে প্রতিদিন তোমরা দলে দলে আমার কাছে তোমাদের তর্ণ হদরটি মেলে ধরে কী চাইতে এসেছিলে? অম্তবাণী? কিল্তু আমার তালা যে শার্কিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। রসনায় যে রসের লেশমাত্র নেই। এবার নিয়ে এসো সেই বাণী, গ্রন্থ নিয়ে এসো হদয়ের বাণী। প্রাণকে প্রাণ দিয়ে ভাগিয়ে দিয়ে যাও।

পণ্ডক। (ছ্ব্টিয়া প্রবেশ করিয়া) তোমার নববর্ষার সজল হাওয়ায় উড়ে যাক সব শ্বকনো পাতা— আয় রে নবীন কিশলয়— তোরা ছ্বটে আয়, তোরা ফ্বটে বেরো। ভাই জয়োত্তম, শ্বনছ না, আকাশের ঘননীল মেঘের মধ্যে ম্বিন্তর ডাক উঠেছে— আজ নৃত্য করো রে নৃত্য করো।

#### गान

ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে,
তারে আজ থামায় কে রে।
সে যে আকাশ পানে হাত পেতেছে,
তারে আজ নামায় কে রে।

প্রথমে জয়োন্তমের, পরে বিশ্বন্ভরের, পরে সঞ্জীবের ন্তাগীতে যোগ মহাপণ্ডক। পণ্ডক, নির্লাভ্জ বানর কোথাকার, থাম বলছি থাম! পণ্ডক। গান

ওরে আমার মন মেতেছে,

আমারে থামায় কে রে।

মহাপশুক। উপাধ্যায়, আমি তোমাকে বলি নি একজটা দেবীর শাপ আরম্ভ হয়েছে? দেখছ, কী করে তিনি আমাদের সকলের বৃষ্ণিকে বিচলিত করে তুলছেন—ক্রমে দেখবে অচলায়তনের একটি পাথরও আর থাকবে না।

পণ্ডক। না, থাকবে না, থাকবে না, পাথরগন্দো সব পাগল হয়ে যাবে; তারা কে কোথায় ছ্বটে বেরিয়ে পড়বে, তারা গান ধরবে—

ওরে ভাই, নাচ রে, ও ভাই, নাচ রে,— আজ ছাড়া পেয়ে বাঁচ রে,— লাজভয় ঘ্রাচিয়ে দে রে; তোরে আজ থামায় কে রে!

মহাপশুক। উপাধ্যায়, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী। সর্থনাশ শ্বর হয়েছে, ব্বতে পারছ না। ওরে সব ছম্মতি মূর্খ, অভিশশ্ত বর্বর, আজ তোদের নাচবার দিন?

পঞ্জক। সর্বনাশের বাজনা বাজলেই নাচ শ্রু হয় দাদা।

মহাপঞ্জ । চুপ কর লক্ষ্মীছাড়া! ছাত্রগণ, তোমরা আত্মবিস্মৃত হোরো না। ঘোর বিপদ আসম, সে কথা স্মরণ রেখো।

বিশ্বশ্ভর। আচার্যদেব, পায়ে ধরি, সন্ভদ্রকে আমাদের হাতে দিন, তাকে তার প্রায়শ্চিত্ত থেকে নিরুদ্ত করবেন না।

আচার্য।, না বংস, এমন অনুরোধ কোরো না।

সঞ্জীব। ভেবে দেখুন, স্বভদের কতবড়ো ভাগ্য। মহাতামস ক-জন লোকে পারে। ও-যে ধরাতলে দেবত্ব লাভ করবে!

আচার্য। গায়ের জোরে দেবতা গড়বার পাপে আমাকে লিগ্ত কোরো না। সে মান্র, সে শিশ্র, সেইজনোই সে দেবতাদের প্রিয়।

জরোত্তম। দেখন, আপনি আমাদের আচার্য, আমাদের প্রণম্য, কিন্তু যে অন্যায় কাজ করছেন, তাতে আমরা বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হব।

আচার্য। করো, বলপ্রয়োগ করো, আমাকে মোনো না, আমাকে মারো, আমি অপমানেরই যোগ্য, তোমাদের হাত দিয়ে আমার যে শাস্তি আরম্ভ হল, তাতেই ব্ঝতে পারছি গ্রুর্র আবিভাব হয়েছে। কিন্তু সেইজনোই বলছি শাস্তির কারণ আর বাড়তে দেব না। স্ভদ্রকে তোমাদের হাতে দিতে পারব না।

বিশ্বশ্ভর। পারবেন না?

আচার্ব। না।

মহাপশ্চক। তা হলে আর শ্বিধা করা নর। বিশ্বশভর, এখন তোমাদের উচিত ওঁকে জোর করে ধরে নিয়ে ঘরে বন্ধ করা। ভীর, কেউ সাহস করছ না? আমাকেই তবে এ কাজ করতে হবে?

জরোত্তম। খবরদার— আচার্যদেবের গায়ে হাত দিতে পারবে না।

বিশ্বশ্ভর। না না, মহাপঞ্চক, ওঁকে অপমান করলে আমরা সইতে পারব না।

সঞ্জীব। আমরা সকলে মিলে পায়ে ধরে ওঁকে রাজি করাব। একা স্ভুভদের প্রতি দয়া করে উনি কি আমাদের সকলের অমুণ্ডাল ঘটাবেন?

বিশ্বশ্ভর। এই আচলায়তনের এমন কত শিশ্ব উপবাসে প্রাণত্যাগ করেছে— তাতে ক্ষতি কী হয়েছে?

## স্ভদ্রের প্রবেশ

স্কুভদ্র। আমাকে মহাতামস রত করাও।

পশ্বক। সর্বনাশ করলে! ঘ্রমিয়ে পড়েছে দেখে আমি এখানে এসেছিল্ম কখন জেগে উঠে চলে এসেছে।

আচার্য। বংস স্কৃতিদ্র, এসো আমার কোলে। যাকে পাপ বলে তয় করছ সে পাপ আমার— আমিই প্রায়শ্চিত্ত করব।

বিশ্বশ্ভর। নানা, আয় রে আয় সন্ভদ্র, তুই মান্য না, তুই দেবতা। সঞ্জীব। তুই ধন্য।

বিশ্বশ্ভর। তোর বয়সে মহাতামস করা আর কারো ভাগ্যে ঘটে নি। সার্থক তোর মা তোকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন।

উপাধ্যায়। আহা স্বভদ্র, তুই আমাদের অচলায়তনেরই বালক বটে।

মহাপণ্ডক। আচার্য, এখনো কি তুমি জোর করে এই বালককে এই মহাপন্ণ্য থেকে বণ্ডিত করতে চাচ্ছ?

আচার্য। হায় হায়, এই দেখেই তো আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তোমরা যদি ওকে কাঁদিয়ে আমার হাত থেকে ছি'ড়ে কেড়ে নিয়ে যেতে তা হলেও আমার এত বেদনা হত না। কিন্তু দেখছি হাজার বছরের নিষ্ঠার মাণি অতটাকু শিশার মনকেও চেপে ধরেছে, একেবারে পাঁচ আঙালের দাগ বসিয়ে দিয়েছে রে! কখন সময় পেল সে? সে কি গর্ভের মধ্যেও কাজ করে?

পশুক। স্ভুদ্র, আয় ভাই, প্রায়শ্চিন্ত করতে যাই—আমিও যাব তোর সঞ্গে। আচার্য। বংস, আমিও যাব।

भ्रच्छ। ना ना, आभारक रा धकना थाकरा रात-लाक थाकल रा भाभ रत।

মহাপঞ্চক। ধন্য শিশ্র, তুমি তোমার ঐ প্রাচীন আচার্যকে আজ শিক্ষা দিলে! এসো তুমি আমার সংগে।

আচার্য। না, আমি ষতক্ষণ তোমাদের আচার্য আছি ততক্ষণ আমার আদেশ ব্যতীত কোনো ব্রত আরম্ভ বা শেষ হতেই পারে না। আমি নিষেধ করছি। সন্ভন্ত, আচার্যের কথা আমান্য কোরো না—এসো পশুক, ওকে কোলে করে নিয়ে এসো।

স্ভেদ্ধক লইয়া পঞ্চকর ও আচার্যের এবং উপাধ্যারের প্রস্থান মহাপশুক। ধিক্! তোমাদের মতো ভীর্দের দ্বর্গতি হতে রক্ষা করে এমন সাধ্য কারো নেই। তোমরা নিজেও মরবে, অন্য সকলকেও মারবে।

## পদাতিকের প্রবেশ

পদাতিক। স্থবিরপত্তনের রাজা আসছেন। মহাপণ্ডক। ব্যাপারখানা কী! এ বে আমাদের রাজা মন্থরগৃহুণ্ড!

#### রাজার প্রবেশ

রাজা। নরদেবগণ, তোমাদের সকলকে নমস্কার।

সকলে। জয়োস্তু রাজন্।

মহাপঞ্চ। কুশল তো?

রাজা। অত্যন্ত মন্দ সংবাদ। প্রত্যন্তদেশের দ্তেরা এসে খবর দিল যে, দাদাঠাকুরের দল এসে আমাদের রাজ্যসীমার কাছে বাসা বে'ধেছে।

মহাপশুক। দাদাঠাকুরের দল কারা?

রাজা। ঐ-যে যুনকরা।

মহাপণ্ডক। য্নকরা যদি একবার আমাদের প্রাচীর ভাঙে তা হলে যে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দেবে!

রাজা। সেইজন্যেই তো ছুটে এল্ম। চণ্ডক বলে একজন যুনক আমাদের স্থাবিরক সম্প্রদায়ের মন্ত্র পাবার জন্যে গোপনে তপস্যা করছিল। আমি সংবাদ পেয়েই তার শিরশ্ছেদ করেছি।

মহাপণ্ডক। ভালোই করেছেন। কিন্তু এ দিকে আমাদের অচলায়তনের মধ্যেই যে পাপ প্রবেশ করেছে তার কী করলেন? আমাদের পরাভবের আর দেরি কী?

রাজা। সে কী কথা!

সজীব। আয়তনে একজটা দেবীর শাপ লেগেছে।

রাজা। একজটা দেবীর শাপ! সর্বনাশ! কেন তাঁর শাপ?

মহাপশুক। যে উত্তর দিকে তাঁর অধিষ্ঠান এখানে একদিন সেইদিককার জানালা খোলা ' হয়েছে।

রাজা। (বসিয়া পড়িয়া) তবে তো আর আশা নেই।

মহাপঞ্চক। আচার্য অদীনপর্ণ্য এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিচ্ছেন না।

বিশ্বশ্ভর। তিনি জোর করে আমাদের ঠেকিয়ে রেখেছেন।

রাজা। দাও, দাও, অদীনপ্রাকে এখনই নির্বাসিত করে দাও!

মহাপণ্ডক। আগামী অমাবস্যায়--

রাজা। না না, এখন তিথিনক্ষর দেখবার সময় নেই। বিপদ আসল্ল। সংকটের সময় আমি আমার রাজ-অধিকার খাটাতে পারি—শান্দে তার বিধান আছে।

মহাপণ্ডক। হাঁ আছে। কিন্তু আচার্য কে হবে?

রাজা। তুমি, তুমি। এখনই আমি তোমাকে আচার্যের পদে প্রতিষ্ঠিত করে দিল্ম। দিক্পাল-গণ সাক্ষী, এই ব্রহ্মচারীগণ সাক্ষী।

মহাপশ্বক। অদীনপ্র্ণ্যকে কোথায় নির্বাসিত করতে চান?

রাজা। আয়তনের বাইরে নয়। কী জানি যদি য্নকদের সংখ্য যোগ দেন। আয়তনের প্রান্তে যে দর্ভাকপাড়া আছে সেইখানে তাঁকে বন্ধ করে রেখো।

জয়োত্তম। আচার্য অদীনপর্ণ্যকে দর্ভকদের পাড়ায়! তারা যে অন্ত্যজ্জাতি— অশর্চি পতিত! মহাপণ্ডক। যিনি স্পর্যাপ্তবর্গক আচার লখ্যন করেন, অনাচারীদের মধ্যে নির্বাসনই তাঁর উচিত দক্ত। মনে কোরো না আমার ভাই বলে পণ্ডককে ক্ষমা করব। তারও সেই দর্ভকপাড়ায় গতি।

#### দ্তের প্রবেশ

দ্ত। শ্নলম্ম গ্র খ্ব কাছে এসেছেন।

রাজা। কে বললে?

দ্ত। চারি দিকেই কথা উঠেছে।

রাজা। তা হলে তো তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন করতে হবে। মহাপণ্ডক, অচলায়তনের সমস্ত জানলা বন্ধ করে শুশিধমন্ত পাঠ করতে থাকো।

মহাপশুক। জানলা বন্ধ সম্বন্ধে ভাববেন না। মন্তের ভার আমি নিচ্ছি।

[রাজার প্রস্থান

## পঞ্চক কোথায়?

জয়োত্রম। শ্নল্ম সে প্রাচীর ডিঙিয়ে য্নকদের কাছে গেছে।

মহাপঞ্জ। পাষন্ড! আর যেন সে আয়তনে ফিরে না আসে। গ্র্ আসবার আগেই এখানকার সমস্ত উপদ্রব দ্রে করা চাই। ওহে ব্লক্ষারীগণ, মন্ত্র পড়বার জন্যে স্নান করে প্রস্তুত হয়ে এসো।

2

## পাহাড় মাঠ

#### পঞ্চকের গান

এ পথ গৈছে কোন্খানে গো কোন্খানে—
তা কে জানে তা কে জানে।
কোন্ পাহাড়ের পারে, কোন্ সাগরের ধারে,
কোন্ দ্রাশার দিকপানে—
তা কে জানে তা কে জানে।
এ পথ দিয়ে কে আসে যায় কোন্খানে
তা কে জানে তা কে জানে।
কেমন যে তার বাণী, কেমন হাসিখানি,
যায় সে কাহার সন্ধানে
তা কে জানে তা কে জানে।

## প-চাতে আসিরা ব্নকদলের নৃত্য

পঞ্ক। ও কীরে! তোরা কখন পিছনে এসে নাচতে লেগেছিস?
প্রথম য্নক। আমরা নাচবার স্যোগ পেলেই নাচি, পা দ্টোকে স্থির রাখতে পারি নে।
দ্বিতীয় য্নক। আয়ে ভাই, ওকে সম্পুধ কাঁধে করে নিয়ে একবার নাচি।
পঞ্চন। আরে না না, আমাকে ছুংস নে রে, ছুংস নে।
তৃতীয় য্নক। ঐ রে! ওকে অচলায়তনের ভূতে পেয়েছে। য্নককে ও ছোঁবে না।
পঞ্চন। জানিস, আমাদের গ্রে আসবেন?
প্রথম য্নক। সত্যি নাকি? তিনি মানুষ্টি কী রকম? তাঁর মধ্যে নতুন কিছু আছে?
পঞ্চন। নতুনও আছে, প্রোনোও আছে।

দ্বিতীয় যুনক। আচ্ছা, এলে খবর দিয়ো—একবার দেখব তাঁকে।

পশুক। তোরা দেখবি কী রে! সর্বনাশ! তিনি তো য্নকদের গ্রের্নন। তাঁর কথা তোদের কানে পাছে এক অক্ষরও যায় সেজনো তোদের দিকের প্রাচীরের বাইরে সাত সার রাজার সৈন্য পাহারা দেবে। তোদেরও তো গ্রেহ্ আছে—তাকে নিরেই—

ভৃতীয় যুনক। গ্রু! আমাদের আবার গ্রু কোথায়? আমরা তো হল্ম দাদাঠাকুরের দল। এ পর্যক্ত আমরা তো কোনো গ্রুকে মানি নি।

প্রথম যনেক। সেইজনোই তো ও জিনিসটা কী রকম দেখতে ইচ্ছা করে।

শ্বিতীয় য্নক। আমাদের মধ্যে একজন, তার নাম চণ্ডক— তার কী জানি ভারি লোভ হয়েছে; সে ভেবেছে তোমাদের কোনো গ্রুর কাছে মল্য নিয়ে আশ্চর্য কী-একটা ফল পাবে— তাই সে লুকিয়ে চলে গেছে।

তৃতীয় যুনক। কিন্তু যুনক বলে কেউ তাকে মন্ত্র দিতে চায় না। সেও ছাড়বার ছেলে নয়, সে লেগেই রয়েছে। তোমরা মন্ত্র দাও না বলেই মন্ত্র আদায় করবার জন্যে তার এত জেদ।

প্রথম য্নক। কিন্তু পঞ্চকদাদা, আমাদের ছইলে কি তোমার গ্রহ্ রাগ করবেন?

পশ্বক। বলতে পারি নে—কী জানি যদি অপরাধ নেন। ওরে, তোরা যে সবাই সব রকম কাজই করিস—সেইটে যে বড়ো দোষ। তোরা চাষ করিস তো?

প্রথম যুনক। চাষ করি বৈকি, খুব করি। পৃথিবীতে জন্মেছি, পৃথিবীকে সেটা খুব কষে বুঝিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ি।

#### গান

আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধে।
রৌদ ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভরে ভরে চষা মাটির গন্ধে।
সব্জ প্রাণের গানের লেখা, রেখায় রেখায় দেয় রে দেখা,
মাতে রে কোন্ তর্ণ কবি ন্তাদোদ্ল ছল্দে।
ধানের শিষে প্লক ছোটে, সকল ধরা হেসে ওঠে,
অঘ্রানেরি সোনার রোদে প্রিম্মারি চন্দ্র।

পণ্ডক। আছ্যা, না হর তোরা চাষই করিস, সেও কোনোমতে সহ্য হর— কিন্তু কে বলছিল তোরা কাঁকুড়ের চাষ করিস?

প্রথম যুনক। করি বৈকি।

পঞ্চক। কাঁকুড়! ছি ছি! খে'সারিডালেরও চাষ করিস ব্রিঝ?

তৃতীয় য্নক। কেন করব না? এখান থেকেই তো কাঁকুড় খে'সারিডাল তোমাদের বাজারে যায়। পঞ্চক। তা তো যায়, কিন্তু জানিস নে কাঁকুড় আর খে'সারিডাল যারা চাষ করে তাদের আমরা ঘরে ঢকেতে দিই নে।

প্রথম যুনক। কেন?

পश्यक। त्कन की ता? एठो य निरुष।

প্রথম যুনক। কেন নিষেধ?

পঞ্চক। শোনো একবার! নিষেধ, তার আবার কেন। সাধে তোদের মুখদর্শন পাপ। এই সহজ কথাটা বুঝিস নে যে, কাঁকুড় আর খেস্যারিডালের চাষটা ভয়ানক খারাপ।

দ্বিতীয় যুনক। কেন? ওটা কি তোমরা খাও না।

পঞ্জ। খাই বৈকি, খাব আদর করে খাই—কিন্তু ওটা যারা চাষ করে তাদের ছায়া মাড়াই নে। ন্বিতীয় যুনক। কেন?

পণ্ডক। ফের কেন? তোরা যে এতবড়ো নিরেট মূর্খ তা জানতুম না। আমাদের পিতামহ বিষ্কৃষ্ণী কাঁকুড়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে খবর রাখিস নে বুরিও?

দিবতীয় যুনক। কাঁকুড়ের মধ্যে কেন?

পশুক। আবার কেন? তোরা যে ঐ এক কেনর জনালায় আমাকে অতিষ্ঠ করে তুললি।
তৃতীয় যুনক। আর খে সারির ভাল?

পশ্বক। একবার কোন্ যুগে একটা খেলারিডালের গাঁড়ো উপবাসের দিন কোন্-এক মনত বুড়োর ঠিক গোঁফের উপর উড়ে পড়েছিল; তাতে তাঁর উপবাসের পুণাফল থেকে যথিসহস্ত ভাগের এক ভাগ কম পড়ে গিয়েছিল; তাই তথনই সেইখানে দাঁড়িয়ে উঠে তিনি জগতের সমনত খেলারিডালের খেতের উপর অভিশাপ দিয়ে গেছেন। এতবড়ো তেজ! তোরা হলে কী করতিস বল দেখি!

প্রথম যুনক। আমাদের কথা বল কেন? উপবাসের দিনে খে'সারিডাল যদি গোঁফের উপর পর্যন্ত এগিয়ে আসে তা হলে তাকে আরো একটা এগিয়ে নিই।

পণ্ডক। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি করে বলিস—তোরা কি লোহার কাজ করে থাকিস?

প্রথম যুনক। লোহার কাজ করি বৈকি, খুব করি।

পণ্ডক। রাম রাম! আমরা সনাতন কাল থেকে কেবল তামা-পিতলের কাজ করে আসছি। লোহা গলাতে পারি কিল্ছু সব দিন নয়। ষষ্ঠীর দিনে যদি মঞ্চালবার পড়ে তবেই স্নান করে আমরা হাপর ছু:তে পারি কিল্ছ তাই বলে লোহা পিটোনো সে তো হতেই পারে না।

প্রথম য্নক। কেন, লোহা কী অপরাধটা করেছে?

পঞ্চক। আরে ওটা যে লোহা সে তো তোকে মানতেই হবে।

প্রথম য্নক। তা তো হবে।

পণ্ডক। তবে আর কী—এই বৃঝে নে-না।

দ্বিতীয় য্নক। তব্ একটা তো কারণ আছে।

পণ্ডক। কারণ নিশ্চরই আছে কিন্তু কেবল সেটা পর্ন্থির মধ্যে। আচ্ছা, তোদের মন্ত্র কেউ পড়ার নি?

দ্বিতীয় য্নক। মন্ত্র! কিসের মন্ত্র?

পণ্ডক। এই মনে কর, যেমন বন্ধারণ মন্দ্র—তট তট তোতয় তোতয়—

তৃতীয় য্নক। ওর মানে কী?

পঞ্চক। আবার! মানে! তোর আম্পর্ধা তো কম নয়। সব কথাতেই মানে! কেয়্রী মন্দ্রটা জানিস?

প্রথম য্নক। না।

পঞ্জ। মরীচী?

প্রথম ধ্নক। না।
পশুক। মহাশীতবতী?
প্রথম ধ্নক। না।
পশুক। উষ্ণীধবিজয়?
প্রথম ধ্নক। না।

পঞ্চক। নাপিত ক্ষোর করতে করতে যেদিন তোদের বাঁ গালে রম্ভ পড়িয়ে দেয় সেদিন করিস কী?

তৃতীয় য্নক। সেদিন নাপিতের দুই গালে চড় কষিয়ে দিই।

পঞ্জক। না রে না, আমি বলছি সেদিন নদী পার হবার দরকার হলে তোরা খেয়া নৌকোয় উঠতে পারিস?

তৃতীয় যুনক। খুব পারি।

পশুক। ওরে, তোরা আমাকে মাটি কর্রান্স রে। আমি আর থাকতে পার্রাছ নে। তোদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আর সাহস হচ্ছে না। এমন জবাব যদি আর-একটা শ্নতে পাই তা হলে তোদের ব্বকে করে পাগলের মতো নাচব, আমার জাতমান কিছ্ব থাকবে না। ভাই, তোরা সব কাজই করতে পাস? তোদের দাদাঠাকুর কিছ্বতেই তোদের মানা করে না?

#### ব্নকগণের গান

সব কাজে হাত লাগাই মোরা, সব কাজেই।
বাধাবাঁধন নেই গো নেই।
দেখি, খংজি, বর্ঝি,
কেবল ভাঙি, গড়ি, যর্ঝি,
মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘ্রের সব সাজেই।
পারি, নাই বা পারি,
না হয় জিতি কিংবা হারি,
বদি অমনিতে হাল ছাড়ি, মরি সেই লাজেই।
আপন হাতের জোরে
আমরা তুলি স্জন করে,
আমরা প্রাণ দিয়ে ঘর বাঁধি, থাকি তার মাঝেই।

পণ্ডক। সর্বনাশ করলে রে—আমার সর্বনাশ করলে! আমার আর ভদ্রতা রাখলে না। এদের তালে তালে আমারও পা দ্বটো নেচে উঠছে। আমাকে স্মুখ এরা টানবে দেখছি। কোন্দিন আমিও লোহা পিটোব রে লোহা পিটোব—কিন্তু খেসারির ডাল—না না, পালা ভাই, পালা তোরা। দেখছিস না, পড়ব বলে প্রথি সংগ্রহ করে এনেছি।

#### আর-একদল য্নকের প্রবেশ

প্রথম য্নক। ও ভাই পশুক, দাদাঠাকুর আসছে।
দিবতীয় য্নক। এখন রাখো তোমার পুরি, রাখো— দাদাঠাকুর আসছে।

#### দাদাঠাকুরের প্রবেশ

প্রথম য্নক। দাদাঠাকুর! দাদাঠাকুর। কীরে? দিবতীয় য্নক। দাদাঠাকুর! দাদাঠাকুর। কী চাই রে? তৃতীয় য্নক। কিছ্ চাই নে—একবার তোমাকে ডেকে নিচ্ছি। পশুক। দাদাঠাকুর!

দাদাঠাকুর। কী ভাই, পণ্ডক যে!

পশ্বক। ওরা সবাই তোমায় ডাকছে, আমারও কেমন ডাকতে ইচ্ছে হল। যতই ভাবছি ওদের দলে মিশব না ততই আরো জড়িয়ে পড়িছ।

প্রথম ব্নক। আমাদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে আবার দল কিসের? উনি আমাদের সব দলের শতদল পশ্ম।

পণ্ডক। ও ভাই, তোদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে তোরা তো দিনরাত মাতামাতি করছিস, একবার আমাকে ছেড়ে দে, আমি একটা নিরালায় বসে কথা কই। ভয় নেই, ওঁকে আমাদের অচলায়তনে নিয়ে গিয়ে কপাট দিয়ে রাখব না।

প্রথম য্নক। নিয়ে যাও-না। সে তো ভালোই হয়। তা হলে কপাটের বাপের সাধ্য নেই বন্ধ থাকে। উনি গেলে তোমাদের অচলায়তনের পাথরগন্লো স্নুখ নাচতে আরম্ভ করবে, পুর্থিগন্লোর মধ্যে বাঁশি বাজবে।

পশুক। দাদাঠাকুর, শ্বনছি আমাদের গ্রের আসছেন।

দাদাঠাকুর। গ্রুব্ কী বিপদ! ভারি উৎপাত করবে তা হলে তো।

পত্তক। একটা উৎপাত হলে যে বাঁচি। চুপ্চাপ থেকে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে।

দানাঠাকুর। আছে। বেশ, তোমার গ্রের্ এলে তাকে দেখে নেওয়া যাবে। এখন তুমি আছ কেমন বলো তো?

পণ্ডক। ভয়ানক টানাটানির মধ্যে আছি ঠাকুর। মনে মনে প্রার্থনা করছি গ্রহ্ এসে যে দিকে হোক এক দিকে আমাকে ঠিক করে রাখ্ন—হয় এখানকার খোলা হাওয়ার মধ্যে অভয় দিয়ে ছাড়া দিন, নয় তো খ্র কষে পর্থি চাপা দিয়ে রাখ্ন; মাথা থেকে পা পর্যক্ত আগাগোড়া একেবারে সমান চ্যাপ্টা হয়ে যাই।

#### একদল যুনকের প্রবেশ

দাদাঠাকুর। কীরে, এত বাস্ত হয়ে ছুটে এলি কেন?

প্রথম ব্নক। চন্ডককে মেরে ফেলেছে।

দাদাঠাকুর। কে মেরেছে?

দ্বিতীয় য্নক। স্থাবিরপত্তনের রাজা।

পঞ্জ। আমাদের রাজা? কেন, মারতে গেল কেন?

শ্বিতীয় যুনক। স্থাবিরক হয়ে ওঠবার জন্যে চন্ডক বনের মধ্যে এক পোড়ো মান্দরে তপস্যা কর্মেছল। ওদের রাজা মন্থরগ<sub>ন্</sub>ত সেই খবর পেয়ে তাকে কেটে ফেলেছে।

তৃতীয় যুনক। আগে ওদের দেশের প্রাচীর পর্যান্ত্রশ হাত উচ্ছল, এবার আশি হাত উচ্ করবার জন্যে লোক লাগিরে দিয়েছে, পাচ্ছ প্থিবীর সব লোক লাফ দিয়ে গিয়ে হঠাৎ স্থবিরক হয়ে ওঠে।

চতুর্থ যুনক। আমাদের দেশ থেকে দশজন যুনক ধরে নিয়ে গেছে, হয়তো ওদের কালঝণিট দেবীর কাছে বলি দেবে।

দাদাঠাকুর। চলো তবে।

প্রথম য্নক। কোথায়?

দাদাঠাকুর। স্থাবরপত্তনে।

শ্বিতীয় যনেক। **এখন**ই?

मामाठाकुत। शौ, अथनहै।

দাদাঠাকুর। আমাদের রাজার আদেশ আছে ওদের পাপ যখন প্রাচীরের আকার ধরে আকাশের জ্যোতি আছেম করতে উঠবে তখন সেই প্রাচীর ধুলোর লহুটিয়ে দিতে হবে।

প্রথম যুনক। দেব ধ্লোয় ল্টিয়ে।

नकला एव न्हिंद्य।

দাদাঠাকুর। ওদের সেই ভাঙা প্রাচীরের উপর দিয়ে রাজপথ তৈরি করে দেব।

সকলে। হাঁ, রাজপথ তৈরি করে দেব।

দাদাঠাকুর। আমাদের রাজার বিজয়রথ তার উপর দিয়ে চলবে।

সকলে। হাঁ, চলবে, চলবে।

পশুক। দাদাঠাকুর, এ কী ব্যাপার?

প্রথম যুনক। চলো, পঞ্চক, তুমি চলো।

দাদাঠাকুর। না না, পণ্ডক না। যাও ভাই, তুমি তোমার অচলায়তনে ফিরে যাও। যখন সময় হবে দেখা হবে।

পশুক। কী জানি ঠাকুর, যদিও আমি কোনো কর্মের না, তব্তুও ইচ্ছে করছে তোমাদের সংগ্রহুটে বেরিয়ে পড়ি।

দাদাঠাকুর। না পঞ্চক, তোমার গ্রের আসবেন, তুমি অপেক্ষা করো গে।

[ প্রস্থান

O

## দর্ভক প্লেী

## গণ্ডক ও দভাকদল

পঞ্জ। নির্বাসন, আমার নির্বাসন রে! বেচে গেছি, বেচে গেছি!

প্রথম দর্ভক। তোমাদের কী খেতে দেব ঠাকুর?

পণ্ডক। তোদের যা আছে তাই আমরা খাব।

শ্বিতীয় দভাক। আমাদের খাবার? সে কি হয়? সে যে সব ছোঁয়া হয়ে গেছে।

পঞ্চক। সেজন্য ভাবিস নে ভাই। পেটের খিদে যে আগনে, সে কারো ছোঁয়া মানে না, সবই পবিত্র করে। ওরে, তোরা সকালবেলায় করিস কী বল্ তো। ষড়ক্ষরিত দিয়ে একবার ঘটশন্দিধ করে নিবি নে?

তৃতীয় দর্ভক। ঠাকুর, আমরা নীচ দর্ভক জাত—আমরা ও-সব কিছুই জানি নে। আজ কত প্রেষ্থ ধরে এখানে বাস করে আসছি, কোনোদিন তো তোমাদের পায়ের ধ্লো পড়ে নি। আজ তোমাদের মন্য পড়ে আমাদের বাপ-পিতামহকে উন্ধার করে দাও ঠাকুর।

পঞ্চক: সর্বনাশ! বলিস কী? এখানেও মন্ত্র পড়তে হবে! তা হলে নির্বাসনের দরকার কীছিল? তা, সকালবেলা তোরা কী করিস বল্ তো?

প্রথম দর্ভক। আমরা শাদ্ত জানি নে, আমরা নাম গান করি।

পশুক। সে কী রকম ব্যাপার? শোনা দেখি একটা।

দ্বিতীয় দর্ভক। ঠাকুর, সে তুমি শ্বনে হাসবে।

পণ্ডক। আমিই তো ভাই, এতদিন লোক হাসিয়ে আসছি— তোরা আমাকেও হাসাবি— শ্নেও মন থ্শি হয়। কিছু ভাবিস নে— নিভাৱে শ্নিয়ে দে।

প্রথম দর্ভ'ক। আচ্ছা ভাই, আয় তবে-- গান ধর।

#### TIME

- ও অক্লের ক্ল, ও অগতির গতি,
- ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি।
- ও নয়নের আলো, ও রসনার মধ্
- ও রতনের হার, ও পরানের ব'ধ্।
- ও অপর্প র্প, ও মনোহর কথা,
- ও চরমের সম্খ, ও মরমের ব্যথা।
- ও ভিখারীর ধন, ও অবোলার বোল—
- ও জনমের দোলা, ও মরণের কোল।

পশুক। দে ভাই, আমার মন্ত্রতন্ত্র সব ভূলিয়ে দে, আমার বিদ্যাসাধ্যি সব কেড়ে নে, দে আমাকে তোদের ঐ গান শিখিয়ে দে।

## আচার্যের প্রবেশ

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, আমাদের সমস্ত পাড়া আজ লাণ পেরে গেল। এতদিন তোমার চরণধ্লো তো এখানে পড়ে নি।

আচার্য। সে আমার অভাগ্য, সে আমারই অভাগ্য।

ন্বিতীয় দর্ভক। বাবা, তোমার স্নানের জল কাকে দিয়ে তোলাব? এখানে তো—

আচার্য। বাবা, তোরাই তুলে আনবি।

প্রথম দর্ভক। আমরা তুলে আনব—সে কি হয়!

আচার্য। হাঁ বাবা, তোদের তোলা জলে আজ আমার অভিষেক হবে।

দ্বিতীয় দর্ভক। ওরে চল্ তবে ভাই চল্। আমাদের পাটলা নদী থেকে জল আনি গে।

[দর্ভকদলের প্রস্থান

পণ্ডক। মনে হচ্ছে যেন ভিজে মাটির গন্ধ পাচ্ছি, কোথায় যেন বর্ষা নেমেছে।

আচার্য। ঐ, পঞ্চক শ্রনতে পাচ্ছ কি?

পঞ্জ। কী বল্ন দেখি?

আচার্য। আমার মনে হচ্ছে যেন স্বভদ্র কাঁদছে।

পণ্ডক। এখান থেকে কি শোনা যাবে? এ বোধ হয় আর-কোনো শব্দ।

আচার্য। তা হবে পশুক, আমি তার কাল্লা আমার বুকের মধ্যে করে এনেছি। তার কাল্লাটা এমন করে আমাকে বেজেছে কেন জান? সে যে কাল্লা রাখতে পারে না তব্ কিছ্বতে মানতে চায় না সে কাদছে।

পণ্ডক। এতক্ষণে ওরা তাকে মহাতামসে বসিয়েছে— আর সকলে মিলে খ্ব দ্রে থেকে বাহবা দিয়ে বলছে, স্ভদ্র দেবশিশ্ব। আর কিছ্ব না, আমি যদি রাজা হতুম তা হলে ওদের স্বাইকে কানে ধরে দেবতা করে দিতুম— কিছ্বতে ছাড়তুম না।

আচার্য। ওরা ওদের দেবতাকে কাঁদাচ্ছে পশুক। সেই দেবতারই কান্নায় এ রাজ্যের সকল আকাশ আকুল হয়ে উঠেছে। তব্ ওদের পাষাণের বেড়া এখনো শতধা বিদীর্ণ হয়ে গোল না।

#### দর্ভকদলের প্রবেশ

পঞ্জ। কী ভাই, তোরা এত ব্যস্ত কিসের?

প্রথম দর্ভক। শ্রুমছি অচলায়তনে কারা সব লড়াই করতে এসেছে।

আচার্য। লড়াই কিসের? আজ তো গ্রন্থ আসবার কথা।

শ্বিতীয় দর্ভক। না না, লড়াই হচ্ছে, থবর পেয়েছি। সমস্ত ভেঙেচুরে একাকার করে দিলে যে।

তৃতীয় দর্ভক। বাবাঠাকুর, তোমরা যদি হ্রকুম কর আমরা যাই ঠেকাই গিয়ে।

আচার্য। ওখানে তো লোক ঢের আছে, তোমাদের ভর নেই বাবা।

প্রথম দর্ভক। লোক তো আছে, কিন্তু তারা লড়াই করতে পারবে কেন?

দ্বিতীয় দর্ভক। শ্নেছি কতরকম মন্ত্রেলখা তাগাতাবিজ্ঞ দিয়ে তারা দ্বখানা হাত আগাগোড়া ক্ষে বে'ধে রেখেছে। খোলে না, পাছে কাজ করতে গেলেই তাদের হাতের গ্রণ নন্ট হয়।

পশুক। আচার্যদেব, এদের সংবাদটা সত্যই হবে। কাল সমস্ত রাত মনে হচ্ছিল, চার দিকে বিশ্বরহ্মাণ্ড যেন ভেঙেচুরে পড়ছে। ঘুমের ছোরে ভাবছিল্ম, স্বণন বৃঝি।

আচার্য। তবে কি গ্রহ্ আসেন নি?

পণ্ডক। হয়তো বা দাদা ভুল করে আমার গ্রের্রই সংশ্যে লড়াই বাধিয়ে বসেছেন। আটক নেই। রাত্রে তাঁকে হঠাং দেখে হয়তো যমদ্ভ বলে ভুল করেছিলেন।

প্রথম দর্ভক। আমরা শ্রেছি, কে বলছিল গ্রুও এসেছেন।

আচার্য। গ্রেও এসেছেন! সে কী রকম হল?

পঞ্চ । তবে লড়াই করতে কারা এসেছে বলো তো।

প্রথম দর্ভক। লোকের মুখে শ্বনি তাদের নাকি বলে দাদাঠাকুরের দল।

পঞ্ক। দাদাঠাকুরের দল! বল্ বল্ শহুনি, ঠিক বলছিস তো রে?

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, হৃকুম করো, একবার ওদের সঙ্গে লড়ে আসি— দেখিয়ে দিই, এখানে মানুষ আছে।

পশুক। আয়-না ভাই, আমিও তোদের সংগে চলব রে।

দিবতীয় দভাক। তুমিও লড়বে নাকি ঠাকুর?

পঞ্ক। হাঁ, লড়ব।

আচাৰ্য। কী বলছ পঞ্চৰ! তোমাকে লড়তে কে ডাকছে?

## মালীর প্রবেশ

মালী। আচার্যদেব, আমাদের গ্রুর আসছেন।

আচার্য। বলিস কী? গ্রুর্? তিনি এখানে আসছেন? আমাকে আহ্বান করলেই তো আমি যেতুম।

প্রথম দর্ভক। এখানে তোমাদের গ্রুর এলে তাঁকে বসাব কোথায়?

শ্বিতীয় দর্ভক। বাবাঠাকুর, তুমি এখানে তাঁর বসবার জায়গাটাকে একট**্ন শোধন করে নাও**— আমরা তফাতে সরে যাই।

#### আর-একদল দর্ভকের প্রবেশ

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, এ তোমাদের গ্রুর নয়—সে এ পাড়ায় আসবে কেন? এ-যে আমাদের গোঁসাই।

শ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের গোঁসাই?

প্রথম দর্ভক। হাঁরে হাঁ, আমাদের গোঁসাই! এমন সাজ তার আর কখনো দেখি নি। একেবারে চোখ ঝলসে যায়।

তৃতীয় দর্ভক। ঘরে কী আছে রে ভাই, সব বের কর।

দিবতীয় দর্ভক। বনের জাম আছে রে।

চতুর্থ দর্ভক। আমার ঘরে খেজ্ব আছে।

প্রথম দর্ভক। কালো গোর্র দৃধ শিগগির দৃয়ে আন দাদা।

#### দাদাঠাকুরের প্রবেশ

আচার্য। (প্রণাম করিয়া) জয় গ্রন্ধের জয়! পঞ্চন। এ কি! এ যে দাদাঠাকুর! গ্রন্থ কোথায়? দর্ভকদল। গোঁসাই ঠাকুর! প্রণাম হই। খবর দিয়ে এলে না কেন? তোমার ভোগ যে তৈরি হয় নি।

দাদাঠাকুর ৷ কেন ভাই, তোদের ঘরে আজ রাম্মা চড়ে নি নাকি? তোরাও মন্দ্র নিয়ে উপোস করতে আরুন্ড করেছিস না কি রে?

প্রথম দ'র্ভাক। আমরা আজ শা্ব্ব মাষকলাই আর ভাত চড়িয়েছি। ঘরে আর-কিছ্ব ছিল না। দাদাঠাকুর। আমারও তাতেই হয়ে যাবে।

পঞ্জ । দাদাঠাকুর, আমার ভারি গর্ব ছিল এ রাজ্যে একলা আমিই কেবল চিনি তোমাকে। কারো যে চিনতে আর বাকি নেই!

প্রথম দর্ভক। ঐ তো আমাদের গোঁসাই—পর্নিগমার দিনে এসে আমাদের পিঠে থেয়ে গেছে, তার পর এই কর্তদিন পরে দেখা। চল্ ভাই, আমাদের যা আছে সব সংগ্রহ করে আনি।

[ প্রস্থান

দাদাঠাকুর। আচার্য, তুমি এ কী করেছ!

আচার্য । কী যে করেছি তা বোঝবারও শক্তি আমার নেই। তবে এইট্রুকু ব্রব্ধি— আমি সব নন্ট করেছি।

দাদাঠাকুর। যিনি তোমাকে মৃত্তি দেবেন তাঁকেই তুমি কেবল বাঁধবার চেণ্টা করেছ।

আচার্য। কিন্তু বাঁধতে তো পারি নি ঠাকুর। তাঁকে বাঁধছি মনে করে যতগুলো পাক দিরেছি সব পাক কেবল নিজের চার দিকেই জড়িরেছি। যে হাত দিয়ে সেই বাঁধন খোলা যেতে পারত সেই হাতটা সাম্ধ বে'ধে ফেলেছি।

দাদাঠাকুর। যিনি সব জায়গায় আপনি ধরা দিয়ে বসে আছেন তাঁকে একটা জায়গায় ধরতে গেলেই তাঁকে হারাতে হয়।

আচার্য। আদেশ করো প্রভু। ভুল করেছিল্ম জেনেও সে ভুল ভাঙতে পারি নি। পথ হারিয়েছি তা জানতুম, যতই চলছি ততই পথ হতে কেবল বেশি দ্রে গিয়ে পড়ছি তাও ব্রতে পেরেছিল্ম, কিন্তু ভয়ে থামতে পার্রছিল্ম না। এই চক্রে হাজার বার ঘ্রে বেড়ানোকেই পথ খাজে পাবার উপায় বলে মনে করেছিল্ম।

দাদাঠাকুর। যে চক্র কেবল অভ্যাসের চক্র, যা কোনো জায়গাতেই নিয়ে যায় না, কেবল নিজের মধ্যেই ঘ্রিয়ে মারে, তার থেকেই বের করে সোজা রাস্তায় বিশেবর সকল যাত্রীর সংগ্য দাঁড় করিয়ে দেবার জনোই আমি আজ এসেছি।

আচার্য। ধন্য করেছ!— কিন্তু এতদিন আস নি কেন প্রভু? আমাদের আয়তনের পাশেই এই দর্ভকপাড়ায় তুমি আনাগোনা করছ, আর কত বংসর হয়ে গেল আমাদের আর দেখা দিলে না।

দাদাঠাকুর। এদের দেখা দেওয়ার রাস্তা যে সোজা। তোমাদের সংখ্যা দেখা করা তো সহজ করে রাখ নি।

পশুক। ভালোই করেছি, তোমার শক্তি পরীক্ষা করে নিয়েছি। তুমি আমাদের পথ সহজ করে দেবে, কিন্তু তোমার পথ সহজ নয়। এখন, আমি ভাবছি তোমাকে ডাকব কী বলে? দাদাঠাকুর, না গ্রন্।

দাদাঠাকুর। যে জানতে চায় না যে, আমি তাকে চালাচ্ছি আমি তার দাদাঠাকুর, আর যে আমার আদেশ নিয়ে চলতে চায় আমি তার গরে:।

পশুক। প্রভু, তুমি তা হলে আমার দুইই। আমাকে আমিই চালাচ্ছি আর আমাকে তুমিই চালাচ্ছ, এই দুটোই আমি মিশিয়ে জানতে চাই। আমি তো যুনক নই, তোমাকে মেনে চলতে ভয় নেই। তোমার মুখের আদেশকেই আনশে আমার মনের ইচ্ছা করে তুলতে পারব। এবার তবে তোমার সংগে তোমারই বোঝা মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ি ঠাকুর।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার জারগা ঠিক করে রেখেছি।

পণ্ডক। কোখায় ঠাকুর?

मामाठाकूत। ঐ অচলায়তনে।

পণ্ডক। আবার অচলায়তনে? আমার কারাদন্ডের মেয়াদ ফ্রোয় নি?

দাদাঠাকুর। কারাগার যা ছিল সে তো আমি ভেঙে ফেলেছি, এখন সেই উপকরণ দিয়ে সেইখানেই তোমাকে মন্দির গে'থে তুলতে হবে।

পঞ্চক। কিন্তু অচলায়তনের লোকে যে আমাকে আপন বলে গ্রহণ করবে না প্রভূ।

দাদাঠাকুর। ওরা তোমাকে গ্রহণ করতে চাচ্ছে না, সেইজন্যেই ওখানে তোমার সব চেয়ে দরকার। ওরা তোমাকে ঠেলে দিচ্ছে বলেই তুমি ওদের ঠেলতে পারবে না।

পঞ্চক। আমাকে কী করতে হবে?

দাদাঠাকুর। যে যেখানে ছড়িয়ে আছে সবাইকে ডাক দিয়ে আনতে হবে।

পঞ্চ। স্বাইকে কি কুলোবে?

দাদাঠাকুর। না যদি কুলোর তা হলে দেয়াল আবার আর-একদিন ভাগুতেই হবে। আমি এখন চললাম অচলায়তনের শ্বার খ্লাতে।

**ा श्रम्थान** 

8

#### অচলায়তন

## মহাপঞ্চক, সঞ্জীব, বিশ্বশ্ভর, জয়োত্তম

মহাপণ্ডক। তোমরা অত বাস্ত হয়ে পড়ছ কেন? কোনো ভয় নেই।

বিশ্বশ্ভর। তুমি তো বলছ ভয় নেই, এই-যে খবর এল, শার্নেন্য অচলায়তনের প্রাচীর ফ্টো করে দিয়েছে।

মহাপঞ্চন। এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। শিলা জলে ভাসে! শেলচ্ছরা অচলায়তনের প্রাচীর ফুটো করে দেবে! পাগল হয়েছ?

সঞ্জীব। কে যে বললে দেখে এসেছে।

মহাপণ্ডক। সে স্বণ্ন দেখেছে।

জয়োত্তম। আজই তো আমাদের গ্রের আসবার কথা।

মহাপঞ্চন। তাঁর জন্যে সমস্ত আয়োজন ঠিক হয়ে গেছে; কেবল যে ছেলের মা-বাপ ভাইবোন কেউ মরে নি এমন নবম গর্ভের সদতান এখনো জন্টিয়ে আনতে পারলে না— দ্বারে দাঁড়িয়ে কে যে মহারক্ষা পড়বে ঠিক করতে পারছি নে।

সঞ্জীব। গ্রের্ এলে তাঁকে চিনে নেবে কে? আচার্য অদীনপর্ণ্য তাঁকে জানতেন। আমরা তো কেউ তাঁকে দেখি নি।

মহাপঞ্চ । আমাদের আয়তনে যে শাঁক বাজায় সেই বৃদ্ধ তাঁকে দেখেছে। আমাদের প্জার ফ্ল যে জোগায় সেও তাঁকে জানে।

বিশ্বশ্ভর। ঐ যে উপাধ্যায় বাস্ত হয়ে ছনুটে আসছেন।

মহাপশুক। নিশ্চয় গ্রু আসার সংবাদ পেয়েছেন। কিন্তু মহারক্ষা পাঠের কী করা যায়। ঠিক লক্ষণসম্পন্ন ছেলে তো পাওয়া গেল না।

## উপাধ্যায়ের প্রবেশ

মহাপঞ্চ। কত দ্র?

উপাধ্যায়। কত দ্রে কী? এসে পড়েছে যে।

মহাপঞ্চক। কই শ্বারে তো এখনো শাঁখ বাজালে না?

উপাধ্যায়। বিশেষ দরকার দেখি নে—কারণ দ্বারের চিহ্নও দেখতে পাচ্ছি নে—ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

মহাপণ্ডক। বল কী? দ্বার ভেঙেছে?

উপাধ্যায়। শর্ধ্ব শ্বার নয়, প্রাচীরগন্বলাকে এর্মান সমান করে শর্ইয়ে দিয়েছে যে তাদের সম্বন্ধে আর-ক্যোনো চিন্তা করবার দরকার নেই। ঐ দেখছ না আলো।

মহাপশ্বক। কিন্ত আমাদের দৈবজ্ঞ-যে গণনা করে স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়ে গেল যে-

উপাধ্যায়। তার চেয়ে ঢের স্পন্ট দেখা যাচ্ছে শ্রন্সৈন্দের রক্তবর্ণ টর্পিগর্লো। এই যে সব ফাক হয়ে গেছে।

ছাত্রগণ। কী সর্বনাশ!

সঞ্জীব। কিসের মন্ত্র তোমার মহাপণ্ডক?

বিশ্বশ্ভর। আমি তো তখনই বলেছিল্ম, এ-সব কাজ এই কাঁচা বয়সের পর্নথিপড়া অকাল-পক্তদের দিয়ে হবার নয়।

সঞ্জীব। কিন্তু এখন করা যায় কী?

জয়োত্তম। আমাদের আচার্যদেবকে এখনই ফিরিয়ে আনি গে। তিনি থাকলে এ বিপত্তি ঘটতেই পারত না। হাজার হোক লোকটা পাকা।

সঞ্জীব। কিন্তু দেখো মহাপঞ্চক, আমাদের আয়তনের যদি কোনো বিপত্তি ঘটে তা হলে তোমাকে টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলব।

উপাধ্যায়। সে পরিশ্রমটা তোমাদের করতে হবে না, উপযুক্ত লোক আসছে।

মহাপশুক। তোমরা মিথ্যা বিচলিত হচ্ছ। বাইরের প্রাচীর ভাঙতে পারে, কিন্তু ভিতরের লোহার দরজা বন্ধ আছে। সে যখন ভাঙবে তখন চন্দ্রসূর্য নিবে যাবে। আমি অভয় দিচ্ছি তোমরা দিথর হয়ে দাঁড়িয়ে অচলায়তনের রক্ষক-দেবতার আশ্চর্য শক্তি দেখে নাও।

উপাধ্যায়। তার চেয়ে দেখি কোন্ দিক দিয়ে বেরোবার রাস্তা।

বিশ্বশ্ভর। আমাদেরও তো সেই ইচ্ছা। কিন্তু এখান থেকে বেরোবার পথ যে জানিই নে। কোনোদিন বেরোতে হবে বলে স্বংস্থে মনে করি নি।

সঞ্জীব। শ্নছ— ঐ শ্নছ, ভেঙে পড়ল সব।

ছাত্রগণ। কী হবে আমাদের। নিশ্চয় দরজা ভেঙেছে। এই যে একেবারে নীল আকাশ।

#### বালকদলের প্রবেশ

উপাধ্যায়। কীরে তোরা সব নৃত্য করছিস কেন?

প্রথম বালক। আজ এ কী মজা হল।

উপাধ্যায়। মজাটা কী রকম শর্নি?

শ্বিতীয় বালক। আজ চার দিক থেকেই আলো আসছে—সব যেন ফাঁক হয়ে গেছে।

তৃতীয় বালক। এত আলো তো আমরা কোনোদিন দেখি নি।

প্রথম বালক। কোথাকার পাখির ডাক এখান থেকেই শোনা যাচ্ছে।

শ্বিতীয় বালক। এ-সব পাখির ডাক আমরা তো কোনোদিন শ্বিন নি। এ তো আমাদের খাঁচার ময়নার মতো একেবারেই নয়।

প্রথম বালক। আজ আমাদের খ্ব ছ্টতে ইচ্ছে করছে। তাতে কি দোষ হবে মহাপণ্ডকদাদা?
মহাপণ্ডক। আজকের কথা ঠিক বলতে পারছি নে। আজ কোনো নিয়ম রক্ষা করা চলবে
বলে বোধ হচ্ছে না।

প্রথম বালক। আজ তা হলে আমাদের ষড়াসন বন্ধ?

মহাপঞ্চ । হাঁ, বন্ধ।

সকলে। ওরে কীমজারে কীমজা।

দ্বিতীয় বালক। আজ পঙ্জিধোতির দরকার নেই? মহাপঞ্চন। না।

সকলে। ওরে কী মজা। আঃ আজ চার দিকে কী আলো।

জয়োত্তম। আমারও মনটা নেচে উঠেছে বিশ্বশ্ভর! এ কি ভর, না আনন্দ, কিছ**্ই ব্রুতে** পার্রাছ নে।

বিশ্বস্ভর। আজ একটা **অস্ভৃত কাণ্ড হচ্ছে জয়োত্তম।** 

সঞ্জীব। কিন্তু ব্যাপারটা যে কী, ভেবে উঠতে পারছি নে। ওরে ছেলেগ্নলো, তোরা হঠাং এত খ্রিশ হয়ে উঠলি কেন বল দেখি।

প্রথম বালক। দেখছ না, সমস্ত আকাশটা যেন ঘরের মধ্যে দোড়ে এসেছে। দিবতীয় বালক। মনে হচ্ছে ছুটি— আমাদের ছুটি।

[বালকদের প্রস্থান

জয়োত্ম। দেখো মহাপণ্ডকদাদা, আমার মনে হচ্ছে ভর কিছুই নেই—নইলে ছেলেদের মন এমন অকারণে খুশি হয়ে উঠল কেন?

মহাপণ্ডক। ভয় নেই সে তো আমি বরাবর বলে আসছি।

#### শৃতথবাদক ও মালীর প্রবেশ

উভয়ে। গ্রুর আসছেন।

সকলে। গ্রু!

মহাপণ্ডক। শ্নলে তো। আমি নিশ্চর জানতুম তোমাদের আশংকা বৃথা। সকলে। ভয় নেই আর ভয় নেই।

বিশ্বশ্ভর। মহাপঞ্চক যখন আছেন তখন কি আমাদের ভয় থাকতে পারে। সকলে। জয় আচার্য মহাপঞ্চকের।

যোশ্বেশে দাদাঠাকুরের প্রবেশ

শংখবাদক ও মালী। (প্রণাম করিয়া) জয় গ্রুর্জির জয়!

## সকলে স্তাম্ভত

মহাপঞ্চ। উপাধ্যায়, এই কি গ্রে:

উপাধ্যায়। তাই তো শ্নছি।

মহাপঞ্ক। তুমি কি আমাদের গ্রের্?

দাদাঠাকুর। হাঁ! তুমি আমাকে চিনবে না কিন্তু আমিই তোমাদের গ্রের।

মহাপশুক। তুমি গ্রে: তুমি আমাদের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে এ কোন্ পথ দিয়ে এলে? তোমাকে কে মানবে?

দাদাঠাকুর। আমাকে মানবে না জানি, কিন্তু আমিই তোমাদের গ্রহ।

মহাপণ্ডক। তুমি গ্রে তবে এই শ্রেবেশে কেন?

দাদাঠাকুর। এই তো আমার গ্রের বেশ। তুমি যে আমার সংখ্যে লড়াই করবে— সেই লড়াই আমার গ্রের অভ্যর্থনা।

মহাপঞ্চক। কেন তুমি আমাদের প্রাচীর ভেঙে দিয়ে এলে?

দাদাঠাকুর। তুমি কোথাও তোমার গ্রের প্রবেশের পথ রাখ নি।

মহাপশুক। তুমি কি মনে করেছ তুমি অস্ত্র হাতে করে এ**দেছ বলে আমি তোমার কাছে** হার মানব?

দাদাঠাকুর। না, এখনই না। কিল্তু দিনে দিনে হার মানতে হবে, পদে পদে।

₹७।১४

মহাপঞ্চক। আমাকে নিরন্দ্র দেখে ভাবছ আমি তোমাকে আঘাত করতে পারি নে?

দাদাঠাকুর। আঘাত করতে পার কিন্তু আহত করতে পার না-- আমি যে তোমার গ্রের।

মহাপঞ্চ । উপাধ্যায়, তোমরা একে প্রণাম করবে নাকি?

উপাধ্যায়। দয়া করে উনি যদি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করেন তা হলে প্রণাম করব বৈকি— তা নইলে যে— '

মহাপঞ্ক। না, আমি তোমাকে প্রণাম করব না।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করব না-- আমি তোমাকে প্রণত করব।

মহাপঞ্চক। তুমি আমাদের প্জানিতে আস নি?

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের প্জা নিতে আসি নি, অপমান নিতে এসেছি।

মহাপঞ্চ । তোমার পশ্চাতে অস্ত্রধারী এ কারা?

দাদাঠাকুর। এরা আমার অন্বতী—এরা য্নক।

সকলে। য্নক!

মহাপঞ্চক। এরাই তোমার অনুবতা?

দাদাঠাকুর। হাঁ।

মহাপশুক। এই মন্দ্রহীন কর্মকাশ্ডহীন ন্লেচ্ছদল! আমি এই আয়তনের আচার্য— আমি তোমাকে আদেশ করছি তুমি এখনই ঐ ন্লেচ্ছদলকে সংখ্য নিয়ে বাহির হয়ে যাও।

দাদাঠাকুর। আমি যাকে আচার্য নিষ্কু করব সেই আচার্য : আমি যা আদেশ করব সেই আদেশ। মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, আমরা এমন করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। এসো আমরা এদের এখান থেকে বাহির করে দিয়ে আম্মদের আয়তনের সমস্ত দরজাগ্রলো আবার একবার দ্বিগ্রুগ দতে করে বন্ধ করি।

উপাধ্যায়। এরাই আমাদের বাহির করে দেবে, সেই সম্ভাবনাটাই প্রবল বলে বােধ হচ্ছে। প্রথম য্নক। অচলায়তনের দরজার কথা বলছ— সে আমরা আকাশের সংখ্য দিবিয় সমান করে দিয়েছি।

উপাধ্যায়। বেশ করেছ ভাই। আমাদের ভারি অস্ববিধা হচ্ছিল। এত তালা-চাবির ভাবনাও ভাবতে হত।

মহাপশুক। পাথরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পার, লোহার দরজা তোমরা খুলতে পার, কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমসত দ্বার রোধ করে এই বসল্ম—যদি প্রায়োপবেশনে মরি তব্ব তোমাদের হাওয়া তোমাদের আলো লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে দেব না।

প্রথম য্নক। এ পাগলটা কোথাকার রে। এই তলোয়ারের ডগা দিয়ে ওর মাথার খুলিটা ফাঁক করে দিলে ওর বৃদ্ধিতে একট্ হাওয়া লাগতে পারে।

মহাপঞ্চক। কিসের ভয় দেখাও আমায়। তোমরা মেরে ফেলতে পার, তার বেশি ক্ষমতা তোমাদের নেই।

প্রথম যনেক। ঠাকুর, এই লোকটাকে বন্দী করে নিয়ে যাই— আমাদের দেশের লোকের ভারি মজা লাগবে।

দাদাঠাকুর। ওকে বন্দী করবে তোমরা? এমন কী বন্ধন তোমাদের হাতে আছে। দ্বিতীয় ব্নক। ওকে কি কোনো শাস্তিই দেব না?

দাদাঠাকুর। শাস্তি দেবে! ওকে স্পর্শ করতেও পারবে না। ও আজ যেখানে বসেছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পেণিছোয় না।

বালকদলের প্রবেশ

সকলে। তুমি আমাদের গ্র<sub>ম</sub>? দাদাঠাকুর। হাঁ, আমি তোমাদের গ্র<sub>ম</sub>।

সকলে। আমরা প্রণাম করি। দাদাঠাকুর। বংস তোমরা মহাজীবন লাভ করো। প্রথম বালক। ঠাকুর, তুমি আমাদের কী করবে? দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের সংশ্যে খেলব। সকলে। খেলবে? দাদাঠাকুর। নইলে তোমাদের গ্রের হয়ে সর্থ কিসের? সকলে। কোথায় খেলবে? দাদাঠাকুর। আমার খেলার মৃহত মাঠ আছে। প্রথম বালক। মৃহত! এই ঘরের মতো মৃহত? দাদাঠাকুর। এর চেয়ে অনেক বড়ো। দিবতীয় বালক। এর চেয়েও বড়ো? ঐ আঙিনাটার মতো? দাদাঠাকুর। তার চেয়ে বড়ো। দিবতীয় বালক। তার চেয়ে বড়ো! উঃ কী ভয়ানক! প্রথম বালক। সেখানে খেলতে গেলে পাপ হবে না? দাদাঠাকুর। কিসের পাপ? দ্বিতীয় বালক। খোলা জায়গায় গেলে পাপ হয় না? দাদাঠাকুর। খোলা জায়গাতেই সব পাপ পালিয়ে ফায়। সকলে। কখন নিয়ে যাবে? দাদাঠাকুর। এখানকার কাজ শেষ হলেই। জয়োত্তম। (প্রণাম করিয়া) প্রভু, আমিও যাব।

বিশ্বশ্ভর। সঞ্জীব, আর শ্বিধা করলে কেবল সময় নন্ট হবে। প্রভু, ঐ বালকের সঞ্জো আমাদেরও ডেকে নাও।

সঞ্জীব। মহাপশুকদাদা, তুমিও এসো-না। মহাপশুক। না, আমি না।

## স্ভদ্রের প্রবেশ

স্বভদ্ন। গ্রেব্!
দাদাঠাকুর। কী বাবা।
স্বভদ্র। আমি যে পাপ করেছি তার তো প্রায়শ্চিন্ত শেষ হল না।
দাদাঠাকুর। তার আর কিছ্ বাকি নেই।
স্বভদ্র। বাকি নেই?
দাদাঠাকুর। না। আমি সমস্ত চুরমার করে ধ্লোয় ল্বিটিয়ে দিয়েছি।
স্বভদ্র। একজটা দেবী—

দাদাঠাকুর। একজটা দেবী! উত্তরের দিকের দেয়ালটা ভাঙবামান্তই একজটা দেবীর সংগ্রে আমাদের এমনি মিল হয়ে গেল যে সে আর কোনো দিন জটা দ্বিলয়ে কাউকে ভয় দেখাবে না।
। এখন তাকে দেখলে মনে হবে সে আকাশের আলো— তার সমস্ত জটা আষাঢ়ের নবীন মেঘের মধ্যে
জিড়িয়ে গিয়েছে।

স্ভদ্র। এখন আমি কী করব?

পণ্ডক। এখন তুমি আছ ভাই, আর আমি আছি। দ্বজনে মিলে কেবলই উত্তর দক্ষিণ প্র পশ্চিমের সমস্ত দরজা-জানালাগ্রলো খ্রলে খ্রলে বিড়াব। যুনক ও দর্ভকদলের প্রবেশ ও গরেরকে প্রদক্ষিণ করিয়া গান এসেছ জ্যোতিম্য. ভেঙেছে দুয়ার, তোমারি হউক জয়। তিমির-বিদার উদার অভ্যুদর, তোমারি হউক জয়। হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে নবীন আশার খঙ্গা তোমার হাতে. জীর্ণ আবেশ কাটো সাুকঠোর ঘাতে, বন্ধন হোক ক্ষয়। তোমারি হউক জয়। এসো দ্বঃসহ, এসো নিদ্য়, তোমারি হউক জয়। এসো নিম্বল, এসো এসো নির্ভয়, তোমারি হউক জয়। প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে, দ্বংখের পথে তোমার তূর্য বাজে, অর্ণবহি জনলাও চিত্রমাঝে মৃত্যুর হোক লয়।

তোমারি হউক জয়।

# অরপরতন

প্রকাশ : ১৯২০

'অর্পরতন' 'রাজা' নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিণত সংস্করণ।

'শাপমোচন' কথিকাটি একই আখ্যানের আভাসে রচিত; অর্পরতন-এর 'পরিশিষ্ট'র্পে মুদ্রিত।

১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে 'শাপমোচন' মণ্ডম্থ হবার অনতিপ্রের্ব নাটিকাটির জন্য বিশেষভাবে যে কয়টি গান রচিত হয় সেগর্নালও 'সংযোজন'র্পে মর্দ্রিত হল।

## ভূমিকা

স্দর্শনা রাজাকে বাহিরে খুণ্জিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁয়া যায়, ভাণ্ডারে সণ্ডয় করা যায়, যেখানে ধনজন খ্যাতি, সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বৃণ্ণির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে, বৃণ্ণির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সন্ধিনী স্বর্জামা তাহাকে বালিয়াছিল, অন্তরের নিভ্ত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন সেখানে তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না; নহিলে যাহারা মায়ার শ্বারা চোখ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। স্দর্শনা এ কথা মানিল না। সে স্বর্গের র্প দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আখ্বসমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহার চারি দিকে আগ্বন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথায় রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল, সেই অণ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সংগলাভ করিল, যে প্রভু সকল দেশে, সকল কালে, সকল র্পে, আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলন্ধি করা যায়— এ নাটকে তাহাই বাণিত হইয়াছে।

এই নাট্য-র্পকটি 'রাজা' নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিণত সংস্করণ— ন্তন করিয়া প্রনিলিখিত।

মাঘ ১৩২৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্নলিখিত : কাতিক ১৩৪২

## প্রস্তাবনা

গান

চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো—
ধনের বাটে মানের বাটে রুপের হাটে
দলে দলে গো।
দেখবে বলে করেছে পণ,
দেখবে কারে জানে না মন,
প্রেমের দেখা দেখে যখন
চোখ ভেসে যায় চোখের জলে গো।
আমায় তোরা ডাকিস না রে,
আমি যাব খেয়ার ঘাটে অরুপ রসের পারাবারে।
উদাস হাওয়া লাগে পালে,
পারের পানে যাবার কালে
চোখ দুটোরে ডুবিয়ে যাব
অক্ল সুধা-সাগের তলে গো।

## প্রাসাদকুঞ্জ

স্রজামা। প্রভু, একটা কথা আছে।

নেপথ্য। কী বলো।

সন্বঙ্গমা। রাজকন্যা সন্দর্শনা যে তোমাকেই বরণ করতে চায়, তাকে কি দয়া করবে না? নেপথেয়ে। সে কি আমাকে চেনে?

স্রঙগমা। না প্রভু, সে তোমাকে চিনতে চায়। তুমি তাকে নিজেই চিনিয়ে দেবে, নইলে তার সাধ্য কী।

নেপথো। অনেক বাধা আছে।

স্কেজামা। তাই তো তাকে কুপা করতে হবে।

নেপথ্যে। বহু দুঃখে যে আবরণ দ্রে হয়।

স্রঙ্গমা। সেই দৃঃখই তাকে দিয়ো, তাকে দিয়ো।

নেপথ্যে। আমার নাম নিয়ে সকলের চেয়ে বড়ো হবে, এই অহংকারে সে আমাকে চায়।

স্রঙ্গমা। এই স্থযোগে তার অহংকার দাও ভেঙে। সকলের নীচে নামিয়ে তোমার পারের কাছে নিয়ে এসো তাকে।

নেপথ্যে। স্কুদর্শনাকে বোলো, আমি তাকে গ্রহণ করব অন্ধকারে।

भूतकामाः वाभि वाकर्य ना? आत्ना क्यूनर्य ना? भमारतार रूप ना?

নেপথ্যে। না।

স্কুরণ্গমা। বরণডালায় সে কি ফ্রুলের মালা তোমাকে দেবে না?

নেপথ্যে। সে ফ্লে এখনো ফোটে নি।

স্রঙ্গমা। সেই ভালো মহারাজ। অধ্ধকারেই বীজ থাকে, অঙ্কুরিত হলে আপনিই আসে আলোয়।

বাহির হতে আহ্বান।— 'স্বর্ণ্যমা'!

স্রপ্রমা। ঐ আসছেন রাজকুমারী স্দর্শনা।

## স্দর্শনার প্রবেশ

স্বদর্শনা। তোমার এখানে আকাশে যেন অর্ঘ্য সাজানো, যেন শিশির-ধোয়া সকালবেলার প্রশা তুমি এখানকার বাতাসে কী ছিটিয়ে দিয়েছ বলো দেখি।

স্রজামা। স্র ছিটিয়েছি।

সন্দর্শনা। আমাকে সেই রাজাধিরাজের কথা বলো সন্রশামা, আমি শনুনি।

স্রভগমা। মুখের কথায় বলে উঠতে পারি নে।

স্দর্শনা। বলো, তিনি কি খ্ব স্কর?

স্রশামা। স্নুন্দর? এক দিন স্নুন্দরকৈ নিয়ে খেলতে গিয়েছিল্ম, খেলা ভাঙল যেদিন, ব্ক ফেটে গেল, সেইদিন ব্যুল্ম স্নুন্দর কাকে বলে। একদিন তাকে ভয়ংকর বলে ভয় পেয়েছি, আজ তাকে ভয়ংকর বলে আনন্দ করি— তাকে বলি তুমি ঝড়, তাকে বলি তুমি দর্ঃখ, তাকে বলি তুমি মরণ, সব শেষে বলি— তুমি আনন্দ।

গান

আমি যখন ছিলেম অন্ধ, সনুখের খেলায় বেলা গৈছে, পাই নি তো আনন্দ। খেলাঘরের দেয়াল গে°থে খেয়াল নিয়ে ছিলেম মেতে,

ভিত ভেঙে যেই আসলে ঘরে

ঘ্টল আমার বন্ধ,

স্থের খেলা আর রোচে না

পেয়েছি আনন্দ।

ভীষণ আমার, রুদ্র আমার,

নিদ্রা গোলা ক্ষরদ্র আমার,

উগ্র ব্যথায় নৃতেন ক'রে

বাঁধলে আমার ছন্দ। যোদন তুমি অণিনবেশে

সব-কিছ্ন মোর নিলে এসে,

সেদিন আমি পূর্ণ হলেম ঘুচল আমার দ্বন্দর, দুঃখ সুখের পারে তোমায় পেয়েছি আনন্দ।

স্ক্রদর্শনা। প্রথমটা তুমি তাঁকে চিনতে পার নি?

সূর্জ্মা। না।

স্দুদর্শনা। কিন্তু দেখো, তাঁকে চিনতে আমার একট্রও দেরি হবে না। আমার কাছে তিনি স্বন্দর হয়ে দেখা দেবেন।

সূরপামা। তার আগে একটা কথা তোমাকে মেনে নিতে হবে।

স্দর্শনা। নেব, আমার কিছ্তে ন্বিধা নেই।

স্বংগমা। তিনি বলেছেন, অন্ধকারেই তোমার সংগ্রে সাক্ষাৎ হবে।

সাদর্শনা। চিরদিন?

স্রেণ্যমা। সে কথা বলতে পারি নে।

স্বদর্শনা। আচ্ছা আমি সবই মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আমার কাছে তিনি ল্বকিয়ে থাকতে পারবেন না। দিন যদি স্থির হয়ে থাকে সবাইকে তো জানাতে হবে।

স্রুরগামা। জানিয়ে কী করবে। সে অন্ধকারে সকলের তো স্থান নেই।

স্দর্শনা। আমি রাজাধিরাজকে লাভ করেছি সে কথা কাউকে জানাতে পারব না?

স্বরপ্রামা। জানাতে পার কিন্তু কেউ বিশ্বাস করবে না।

স্কুদর্শনা। এতবড়ো কথাটা বিশ্বাস করবে না, সে কি হয়?

স্রপ্সমা। লোক ডেকে প্রমাণ দিতে পারবে না যে।

সন্দর্শনা। পারবই, নিশ্চয় পারব।

স্বরশামা। আচ্ছা, চেণ্টা দেখো।

সন্দর্শনা। স্বর্জামা, তোমার মতো আমি অত বেশি নম্ম নই, আমি শস্ত আছি। সকলের কাছে তিনি আমাকে স্বীকার করে নেবেন—এ তিনি এড়াতে পারবেন না।

স্বর্গামা। সে কথা আজকে ভাববার দরকার নেই রাজকুমারী, তুমি নিজে তাঁকে সম্পূর্ণ করে নিয়ো, তা হলেই সব সহজ হবে।

সংদর্শনা। ও কথা কেন বলছ? আমি তো সেইজন্যেই প্রস্তৃত হয়ে রয়েছি। আর কিন্তু বিলম্ব কোরো না। সারপামা। তাঁর দিকে সমস্তই প্রস্তৃত হয়েই আছে। আজ আমরা তবে বিদায় হই।

স্দর্শনা। কোথায় যাচছ?

স্বরগামা। বসন্ত-উৎসব কাছে এল, তার আয়োজন করতে হবে।

স্দর্শনা। কী রকমের আয়োজনটা হওয়া চাই।

স্বংশ্যমা। মাধবীকুঞ্জকে তো তাড়া দিতে হয় না। আমের বনেও ম্কুল আপনি ধরে। আমাদের মান্বের শক্তিতে যার যেটা দেবার সেটা সহজে প্রকাশ হতে চায় না। কিন্তু সেদিন সেটা আবৃত থাকলে চলবে না। কেউ দেবে গান, কেউ দেবে নাচ।

স্কুদর্শনা। আমি সেদিন কী দেব স্বুরংগমা।

স্বরজ্যমা। সে কথা তুমিই বলতে পার।

স্কুদর্শনা। আমি নিজ হাতে মালা গে'থে স্কুদরকে অর্ঘ্য পাঠাব।

সারপামা। সে-ই ভালো।

স্দর্শনা। তাঁকে দেখব কী করে?

স্বংগমা। সে তিনিই জানেন।

স্কেশনা। আমাকে কোথায় যেতে হবে?

সারঙগমা। কোথাও না, এইখানেই।

সন্দর্শনা। কী বল সন্রংগমা, অন্ধকারের সভা এখানেই? যেখানে চিরদিন আছি এইখানেই? সাজতে হবে না?

স্রপামা। নাইবা সাজলে। একদিন তিনিই সাজাবেন যে সাজে তোমাকে মানায়।

গান

প্রভু. বলো বলো কবে
তোমার পথের ধ্লার রঙে রঙে
আঁচল রঙিন হবে।
তোমার বনের রাঙা ধ্লি
ফ্রায় প্জার কুস্মগর্নি,
সেই ধ্লি হায় কথন আমায়
আপন করি লবে?
প্রণাম দিতে চরণতলে
ধ্লার কাঙাল যাত্রীদলে
চলে যারা, আপন ব'লে
চিনবে আমায় সবে।

সন্দর্শনা। আমার তো আর একট্বও দেরি করতে ইচ্ছে করছে না। সন্বংপামা। কোরো না দেরি— তাঁকে ডাকো, এইখানেই দয়া করবেন। সন্দর্শনা। সন্বংপামা, আমি তো মনে করি যে ডাকছি, সাড়া পাই নে। বোধ হয় ডাকতে জানি নে। তুমি আমার হয়ে ডাকো-না— তোমার কণ্ঠ তিনি চেনেন।

> স্বতগমার গান খোলো খোলো দ্বার, রাখিয়ো না আর বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে। দাও সাড়া দাও, এই দিকে চাও এসো দ্বই বাহ্ব বাড়ায়ে।

কাজ হয়ে গেছে সারা,
উঠেছে সন্ধ্যাতারা,
আলোকের খেয়া হয়ে গেল দেয়া
অসতসাগর পারায়ে।
ভার লয়ে ঝারি এনেছি তো বারি
সেজেছি তো শ্বচি দ্বক্লে,
বে'ধেছি তো চুল, তুলেছি তো ফ্বল,
গে'থেছি তো মালা ম্কুলে।
ধেন্ এল গোঠে ফিরে
পাখিরা এসেছে নীড়ে,
পথ ছিল যত জব্ভিয়া জগত
আধারে গিয়েছে হারায়ে।

ধীরে ধীরে আলো নিবে গিয়ে অন্ধকার হয়ে গেল

স্কুদর্শনা। অন্ধকারে আমি যে কিছ্কুই দেখতে পাচ্ছি নে। তুমি কি এর মধ্যে আছ?

নেপথ্যে। এই তো আমি আছি।

স্কুদর্শনা। আমি তোমাকে বরণ করব, সে কি না দেখেই?

त्मभर्षाः कार्यः प्रथेराजः कार्यः करतः प्रथाः भनः भन्धः करतः।

সন্দর্শনা। ভয়ে যে আমার ব্রকের ভিতরটা কে'পে উঠছে। নেপথ্যে। প্রেমের মধ্যে ভয় না থাকলে রস নিবিড় হয় না। সন্দর্শনা। এই অন্ধকারে তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ?

নেপথ্যে। হাঁ. পাচ্ছ।

স্দর্শনা। কী রকম দেগছ?

নেপথ্যে। আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার মধ্যে দেহ নিয়েছে য্গয়্গাল্ডরের ধ্যান, লোক-লোকাল্ডরের আলোক, বহু শত শরং-বসন্তের ফ্লুল ফল। তুমি বহুপুরাতনের ন্তন রূপ।

স্কুদর্শনা। বলো বলো এমনি করে বলো। মনে হচ্ছে যেন অনাদিকালের গান জন্মজন্মানতর থেকে শ্বনে আসছি। কিন্তু প্রভু, এ যে কঠিন কালো লোহার মতো অন্ধকার, এ যে আমার উপর চেপে আছে ঘ্বমের মতো, মুর্ছার মতো, মৃত্যুর মতো। এ জায়গায় তোমাতে আমাতে মিল হবে কেমন করে? না না, হবে না মিলন, হবে না। এখানে নয়, চোখের দেখার জগতেই তোমাকে দেখব—সেইখানেই যে আমি আছি।

নেপথ্যে। আচ্ছা দেখো। তোমাকে নিজে চিনে নিতে হবে।

मन्द्रमर्भनाः हित्न तन्त्र, लक्ष्म लात्कित भएषा हित्न तन्त्र, जूल १८व ना।

নেপথ্যে। বসন্ত-পর্নিমার উৎসবে সকল লোকের মধ্যে আমাকে দেখবার চেণ্টা কোরো।
— স্বর্গমা!

স্রংগমা। কী প্রভু।

নেপথ্যে। বসন্ত-প্রিমার উৎসব তো এল।

স্রজ্মা। আমাকে কী কাজ করতে হবে?

নেপথ্যে। আজ তোমার কাজের দিন নয়, সাজের দিন। প্রুপ্পবনের আনন্দে মিলিয়ে দিয়ো প্রাণের আনন্দ।

স্রগ্যা। তাই হবে প্রভু।

নেপথ্যে। স্নদর্শনা আমাকে চোখে দেখতে চান।

**স্রজা**মা। কোথায় দেখবেন?

নেপথ্যে। যেখানে পশুমে বাঁশি বাজবে, প্রুপকেশরের ফাগ উড়বে, **আলোর ছায়ায়** হবে গলাগলি, সেই দক্ষিণের কুঞ্জবনে।

স্রজ্মা। চোখে ধাঁধা লাগবে না? নেপথ্যে। স্দর্শনার কৌত্তল হয়েছে।

স্রপ্রমা। কোত্হলের জিনিস তো পথে ঘাটে ছড়াছড়ি। তুমি যে কোত্হলের অতীত।

#### গান

বাইরে দূরে যায় রে উড়ে, হায় রে হার, কোথা চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়। তেমোর হৃদয়ে যবে মোহন রবে বাজবে বাঁশি ওগো আপনি সেধে ফিরবে কে'দে. পরবে ফাঁসি. তখন ঘ্রুচবে ত্বরা ঘ্ররিয়া মরা হেথা-হোথার-তখন আজি সে আঁখি বনের পাখি বনে পালায়। আহা দেখিস না রে হৃদয়-শ্বারে কে আসে যায়, চেয়ে শূনিস কানে বারতা আনে দখিন বায়। তোরা আজি ফুলের বাসে, সুখের হাসে, আকুল গানে বস•ত যে তোমারি খোঁজে এসেছে প্রাণে: চির বাহিরে খ্রাজ ফিরিছ বুরি পাগল প্রায়, তারে আজি সে আঁথি বনের পাথি বনে পালায়। আহা

্টেভয়ের প্রস্থান

₹

#### উৎসবক্ষেত্র

#### বিদেশী পথিকদল ও প্রহরীর প্রবেশ

বিরাজদত্ত। ওগো মশায়। প্রহরী। কেন গো?

ভদ্রসেন। রাস্তা কোথায়? এখানে রাজাও দেখি নে, রাস্তাও দেখি নে। আমরা বিদেশী, আমাদের রাস্তা বলে দাও।

প্রহরী। কিসের রাস্তা?

মাধব। ঐ যে শানেছি আজ অধরা-রাজার দেশে উৎসব হবে। কোন্ দিক দিয়ে যাওয়া যাবে? প্রহরী। এখানে সব রাস্তাই রাস্তা। যেদিক দিয়ে যাবে ঠিক পেশছবে। সামনে চলে যাও। বিরাজদত্ত। শোনো একবার, কথা শোনো। বলে, সবই এক রাস্তা। তাই যদি হবে তবে এত-গালোর দরকার ছিল কী?

মাধব। তা ভাই রাগ করিস কেন? যে দেশের যেমন ব্যবস্থা। আমাদের দেশে তো রাস্তা নেই বললেই হয়— বাঁকাচোরা গাঁল, সে তো গোলকধাঁধা। আমাদের রাজা বলে, খোলা রাস্তা না থাকাই ভালো— রাস্তা পেলেই প্রজারা বেরিয়ে চলে যাবে। এদেশে উলটো, যেতেও কেউ ঠেকায় না, আসতেও কেউ মানা করে না— তব্ মান্ষও তো ঢের দেখছি— এমন খোলা পেলে আমাদের রাজ্য উজাড় হয়ে যেত।

বিরাজদন্ত। ওহে মাধব, তোমার ঐ-একটা বড়ো দোষ। মাধব। কী দোষ দেখলে?

বিরাজদন্ত। নিজের দেশের তুমি বড়ো নিন্দে কর। খোলা রাস্তাটাই বুঝি ভালো হল? বলো তো ভাই ভদ্রসেন, খোলা রাস্তাটাকে বলে কিনা ভালো।

ভদ্রসেন'। ভাই বিরাজদন্ত, বরাবরই তো দেখে আসছ মাধবের ঐ একরকম ত্যাড়া বৃদ্ধি। কোন্দিন বিপদে পড়বেন—রাজার কানে যদি যায় তা হলে ম'লে ওকে শ্মশানে ফেলবার লোক পাবেন না।

বিরাজদন্ত। আমাদের তো ভাই এই খোলা রাস্তার দেশে এসে অর্বাধ খেয়ে শা্রে স্থ নেই—দিনরাত গা-ঘিনঘিন করছে। কে আসছে কে বাচ্ছে তার কোনো ঠিক-ঠিকানাই নেই— রাম রাম!

ভদুসেন। সেও তো ঐ মাধবের পরামর্শ শানেই এসেছি। আমাদের গাছিতে এমন কখনো হয় নি। আমার বাবাকে তো জান—কতবড়ো মহাত্মা লোক ছিল—শাদ্যমতে ঠিক উনপণ্ডাশ হাত মেপে গাঁও কেটে তার মধ্যেই সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দিলে—এক দিনের জন্যে তার বাইরে পা ফেলে নি। মতুার পর কথা উঠল ঐ উনপণ্ডাশ হাতের মধ্যেই তো দাহ করতে হয়—সে এক বিষম মা্শাকিল—শোষকালে শাদ্যী বিধান দিলে উনপণ্ডাশে যে দাটো অঞ্চ আছে তার বাইরে যাবার জো নেই, অতএব ঐ চার নয় উনপণ্ডাশকে উলটে নিয়ে নয় চার চুরানস্বই করে দাও—তবে তো তাকে বাড়ির বাইরে পোড়াতে পারি, নইলে ঘরেই দাহ করতে হত। বাবা, এত আঁটাআঁটি! এ কি যে-সে দেশ পেয়েছ!

বিরাজদত্ত। বটেই তো, মরতে গেলেও ভাবতে হবে এ কি কম কথা। ভদ্রসেন। সেই দেশের মাটিতে শরীর, তব্ব মাধব বলে কিনা, খোলা রাস্তাই ভালো।

[সকলের প্রস্থান

## সদলে ঠাকুরদাদার প্রবেশ

ঠাকুরদাদা। ওরে দক্ষিনে হাওয়ার সঙ্গে সমান পাল্লা দিতে হবে—হার মানলে চলবে না— আজ সব রাস্তাই গানে ভাসিয়ে দিয়ে চলব।

#### মেয়ের দলের প্রবেশ

প্রথমা। ঠাকুরদা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, উৎসবটা হচ্ছে কোথায়?

ঠাকুরদাদা। যেদিকে চাইবে সেইদিকেই।

প্রথমা। একেই বলে তোমাদের রাজাধিরাজের উৎসব!

ঠাকুরদাদা। আমরা তো তাই বলি।

শ্বিতীয়া। আমাদের দেশের সব চেয়ে খ্বদে সামন্তরাজও এর চেয়ে ঘটা করে পথে বেরোয়।

ঠাকুরদাদা। নিজেকে না চেনাতে পারলে তারা যে বঞ্চিত।

তৃতীয়া। আর তোমরা ষে কোন্না-দেখা রাজার কথা বলছ?

ঠাকুরদাদা। তাঁকে না চিনতে পারলে আমরাই বণ্ডিত।

প্রথমা। চেনবার উপায়টা কী করেছ?

ঠাকুরদাদা। তাঁর সংগ্যে স্বর মেলাচ্ছি। এই যে দখিন হাওয়া দিয়েছে, আমের বোল ধরেছে, সমান স্বরে সাড়া দিতে পারলে ভিতরে ভিতরে জ্ঞানাজানি হয়।

শ্বিতীয়া। তোমাদের কর্তারা ঢাকচোলের বায়না দেন নি ব্রিঝ? তোমাদের উপরেই সব বরাত?

ঠাকুরদাদা। তা নয় তো কী? ভাড়া করে সমারোহ? তোমরা আমরা আছি কী করতে? ওরে তোরা ধর-না ভাই গান। গান

আজি দখিন-দুয়ার খোলা-

এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার

বসন্ত এসো।

**फिर इन्य-मानाय माना**—

এসো হে, এসো হে. এসো হে. আমার

বসন্ত এসো।

নব শ্যামল শোভন রথে

এসো বকুল-বিছানো পথে,

এসো বাজায়ে ব্যাকৃল বেণ্ম,

মেখে পিয়াল ফ্লের রেণ্—

এসোহে, এসোহে, এসোহে, আমার

বসন্ত এসো।

এস্যে ঘনপল্লবপ্রঞ্জে—

वामा दर, वामा दर, वामा दर।

এসো বনমাল্লকাকুঞ্জে—

এসোহে, এসোহে, এসোহে।

ম্দ্র মধ্র মদির হেসে

এসো পাগল হাওয়ার দেশে.

তোমার উতলা উত্তরীয়

তুমি আকাশে উড়ায়ে দিয়ো—

এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার

বসন্ত এসো।

[মেয়েদের প্রস্থান

পরব দর্যারটা হল। এবার চলো পশ্চিম দর্যারটার দিকে।

## দেশী পথিকদলের প্রবেশ

কৌন্ডিল্য। ঠাকুরদা, এই প্রাচীন বয়সে ছেলের দলকে নিয়ে মেতে বেড়াচ্ছ যে?

ঠাকুরদাদা। নবীনকে ভাক দিতে বেরিয়েছি।

জনার্দন। সেটা কি তোমাকে শোভা পার?

ঠাকুরদাদা। ওরে পাকা পাতাই তো ঝরবার সময় নতুন পাতাকে জাগিয়ে দিয়ে যায়।

গান

আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে ডাক দিয়ে যায় নতুন পাতার শ্বারে শ্বারে।

কোন্ডিল্য। ডাক দিয়েছ সে তো দেখতে পাচ্ছি, পাড়া অস্থির করে তুলেছ। কিন্তু এর পরকার ছিল কি।

ঠাকুরদাদা। আমারই নবীন বয়সকে ওদের মধ্যে খ্রুজে পাচ্ছি—ব্রুড়োটা ঢাকা পড়ে গেল।

তাই তো আমার এই জীবনের বনচ্ছারে ফাগ্নন আসে ফিরে ফিরে দখিন বারে,

নতুন সংরে গান উড়ে যায় আকাশ পারে, নতুন রঙে ফুল ফোটে তাই ভারে ভারে।

কৌন্ডিলা। তা তুমি নতুন হয়েই রইলে সে কথা সত্যি, ব্ডো হবার সময় পেলে না।

ঠাকুরদাদা। নিজে নতুন না হলে সেই নতুনকে যে পাই নে।

ওগো আমার নিত্য ন্তন, দাঁড়াও হেসে চলব তোমার নিমন্ত্রণে নবীন বেশে। দিনের শেষে নিবল যখন পথের আলো, সাগরতীরে যাত্রা আমার ষেই ফ্রাল, তোমার বাঁশি বাজে সাঁঝের অন্ধকারে শ্রো আমার উঠল তারা সারে সারে।

কৌন্ডিল্য। রাখো দাদা, তোমার গান রাখো। আজকের দিনে একটা কথা মনে বড়ো লাগছে।

ठाकुत्रमामा। की वटना एमीथ।

আমরা

মোরা

কোন্ডিল্য। এবার দেশবিদেশের লোক এসেছে, সবাই বলছে সবই দেখছি ভালো কিন্তু রাজ্য দেখি নে কেন— কাউকে জবাব দিতে পারি নে। এখানে ঐটে বড়ো একটা ফাঁকা রয়ে গেছে।

ঠাকুরদাদা। ফাঁকা! আমাদের এই দেশে রাজা এক জারগায় দেখা দের না বলেই তো সমশ্ত রাজ্যটা একেবারে রাজায় ঠাসা হয়ে রয়েছে— তাকে বল ফাঁকা! সে যে আমাদের স্বাইকেই রাজ্য করে দিয়েছে।

গান

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই

রাজার রাজত্বে।

নইলে মোদের রাজার সনে

মিলব কী স্বত্বে।

আমরা যা খুশি তাই করি

তব্ তাঁর খ্রিশতেই চরি, নই বাঁধা নই দাসের রাজার

ত্রাসের দাসত্বে।

নইলে মোদের রাজার সনে

মিলব কী স্বড়ে।

রাজা সবারে দেন মান

সে মান আপনি ফিরে পান,

মোদের খাটো করে রাখে নি কেউ

কোনো অসত্যে।

নইলে মোদের রাজার সনে

মিলব কী স্বত্বে।

আমরা চলব আপন মতে

শেষে মিলব তাঁরি পথে,

মরব না কেউ বিফলতার

বিষম আবর্তে।

নইলে মোদের রাজার সনে

মিলব কী স্বত্তে।

কুম্ভ। কিন্তু দাদা, যা বল, তাঁকে দেখতে পায় না ব'লে লোকে অনায়াসে তাঁর নামে যা খ্রিশ বলে, সেইটে অসহ্য হয়।

জনার্দান। এই দেখো-না, আমাকে গাল দিলে শাস্তি আছে কিন্তু রাজাকে গাল দিলে কেউ তার মাখ বন্ধ করবার নেই।

ঠাকুরদাদা। ওর মানে আছে; প্রজার মধ্যে যে রাজাট্বকু মিশিয়ে আছে তারই গায়ে আঘাত লাগে, তাকে ছাড়িয়ে যিনি তাঁর গায়ে কিছুই বাজে না। স্থেরি যে তেজ প্রদীপে আছে তাতে ফুটেবুকু সয় না, কিন্তু হাজার লোকে মিলে সুযে ফুট্বকু সয় না, কিন্তু হাজার লোকে মিলে সুযে ফুট্বকু সয় না, কিন্তু হাজার লোকে মিলে সুযে ফুট্বকু সয় না, কিন্তু হাজার লোকে মিলে সুযে ফুট্বক

[সকলের প্রস্থান

## বিদেশীদলের প্রনঃপ্রবেশ

বিরাজদত্ত। দেখো ভাই ভদ্রসেন, আসল কথাটা হচ্ছে, এদের মুলেই রাজা নেই। সকলে মিলে একটা গুজব রটিয়ে রেখেছে।

ভদ্রসেন। আমারও তো তাই মনে হয়েছে। সকল দেশেই রাজাকে দেখে দেশস্মধ লোকের আত্মাপ্রেষ বাঁশপাতার মতো হী হী করে কাঁপতে থাকে, আর এখানে রাজাকে খ্রৈজও মেলে না! কিছু না হোক, মাঝে মাঝে বিনা কারণে এক-একবার যদি চোখ পাকিয়ে বলে, বেটার শির লেও, তা হলেও ব্বি রাজার মতো রাজা আছে বটে!

মাধব। কিন্তু এ রাজ্যে আগাগোড়া যেমন নিয়ম দেখছি, রাজা না থাকলে তো এমন হয় না। বিরাজদত্ত। এতকাল রাজার দেশে বাস করে এই ব্লিধ হল তোমার! নিয়মই যদি থাকবে তা হলে রাজা থাকবার আর দরকার কী?

মাধব। এই দেখো-না, আজ এত লোক মিলে আনন্দ করছে— রাজা না থাকলে এরা এমন করে মিলতেই পারত না।

বিরাজদন্ত। ওহে মাধব, আসল কথাটাই যে তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ। একটা নিরম আছে সেটা তো দেখছি, উৎসব হচ্ছে সেটাও স্পন্ট দেখা যাচ্ছে, সেখানে তো কোনো গোল্ বাধছে না— কিন্তু, রাজা কোথায়, তাকে দেখলে কোথায়, সেইটে বলো।

মাধব। আমার কথাটা হচ্ছে এই যে, তোমরা তো এমন রাজ্য জান যেখানে রাজা কেবল চোখেই দেখা যায় কিন্তু রাজ্যের মধ্যে তার কোনো পরিচয় নেই, সেখানে কেবল ভূতের কীর্তন—কিন্তু এখানে দেখো—

ভদ্রসেন। আবার ঘ্রে ফিরে সেই একই কথা! তুমি বিরাজদন্তর আসল কথাটার উত্তর দাও-না হে—হাঁ কি না? রাজাকে দেখেছ কি দেখ নি?

বিরাজদন্ত। রেখে দাও ভাই ভদ্রসেন, ওর ন্যায়শাস্ত্রটা পর্যশত এদেশী রক্মের হয়ে উঠছে। বিনা চক্ষে ও যখন দেখতে শ্রুর করেছে তখন আর ভরসা নেই। বিনা অ্যে কিছুদিন ওকে আহার করতে দিলে আবার বৃশ্বিটা সাধারণ লোকের মতো পরিষ্কার হয়ে আসতে পারে।

[ সকলের প্রস্থান

#### বাউলের প্রবেশ

গান

আমার প্রাণের মান্য আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল খানে।
আছে সে নয়নতারায় আলোকধারায়,
তাই না হারায়,
ওগো তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যেদিক পানে।

## वरीन्द्र-व्रक्तावनी ७

আমি তার মুখের কথা শুনব বলে গেলাম কোথা, শোনা হল না, হল না.

আজ ফিরে এসে নিজের দেশে

, এই যে শ্ননি,

শ্বনি তাহার বাণী আপন গানে।

কে তোরা খ¦জিস তারে কাঙাল-বেশে দ্বারে দ্বারে,

দেখা মেলে না, মেলে না—

ও তোরা স্বায় রে ধেয়ে, দেখ রে চেয়ে

আমার ব্কে---

ওরে দেখ্রে আমার দুই নয়ানে।

৷ প্রস্থান

## একদল পদাতিক ও দেশী পথিকের প্রবেশ

প্রথম পদাতিক। সরে যাও সব, সরে যাও। তফাত যাও।

কৌশ্ভিল্য। ইস, তাই তো। মৃত্ত লোক বটে। লম্বা পা ফেলে চলছেন। কেন রে বাপা, সরব কেন? আমরা সব পথের কুকুর নাকি?

দ্বিতীয় পদাতিক। আমাদের রাজা আসছেন।

জনার্দন। রাজা? কোথাকার রাজা?

প্রথম পদাতিক। আমাদের এই দেশের রাজা।

কুম্ভ। লোকটা পাগল হল নাকি? আমাদের এই অবাক দেশের রাজা পাইক নিয়ে হাঁকতে হাঁকতে আবার রাস্তায় কবে বেরোয়?

ন্বিতীয় পদাতিক। মহারাজ আজ আর গোপন থাকবেন না. তিনি স্বয়ং আজ উংসব করবেন। জনাদ্নি। স্বত্যি না কি ভাই?

ন্বিতীয় পদাতিক। ঐ দেখো-না নিশেন উডছে।

কৌন্ডিলা। তাই তো রে, ওটা নিশেনই তো বটে।

শ্বিতীয় পদাতিক। নিশেনে কিংশ্বক ফ্বল আঁকা আছে, দেখছ না?

কুম্ভ। ওরে কিংশ্বক ফ্রলই তো বটে, মিথো বলে নি-একেবারে টকটক করছে।

প্রথম পদাতিক। তবে! কথাটা যে বড়ো বিশ্বাস হল না!

জনার্দন। না দাদা, আমি তো অবিশ্বাস করি নি। ঐ কুম্ভই গোলমাল করেছিল। আমি একটি কথাও বলি নি।

প্রথম পদাতিক। ওটা বোধ হয় শ্ন্যকুল্ড, তাই আওয়াজ বেশি।

দ্বিতীয় পদাতিক। লোকটা কে হে? তোমাদের কে হয়?

কৌন্ডিল্য। কেউ না, কেউ না। আমাদের গ্রামের যে মোড়ল, ও তার খ্রুড়ন্বশ্র— অন্য পাড়ায় বাড়ি—

শ্বিতীয় পদাতিক। হাঁ হাঁ, খুড়শ্বশার গোছের চেহারা বটে, বুশ্বিটাও নেহাত খুড়শ্বশারে ধাঁচার।

কুম্ভ। অনেক দ্বংখে বৃদ্ধিটা এইরকম হয়েছে। এই যে সেদিন কোথা থেকে এক রাজা বেরোল, নামের গোড়ায় তিনশ পশ্বতাল্লিশটা শ্রী লাগিয়ে ঢাক পিটোতে পিটোতে শহর ঘ্রের বেড়াল— আমি তার পিছনে কি কম ফিরেছি? কত ভোগ দিলেম, কত সেবা করলেম, ভিটেমাটি বিকিয়ে যাবার জোহল। শেষকালে তার রাজাগিরি রইল কোথায়? লোকে যখন তার কাছে তালন্ক চায়, মৃল্ক চায়

সে তখন পাজিপাৰ্থি খালে শাভাদন কিছাতেই খালে পায় না। কিন্তু আমাদের কাছে খাজনা নেবার বেলায় মঘা অশেলষা গ্রাস্পশা কিছাই তো বাধত না।

শ্বিতীয় পদাতিক। হাঁহে কুম্ভ, আমাদের রাজাকে তুমি সেই রকম মেকি রাজা বলতে চাও। কুম্ভ। না বাবা, রাগ কোরো না। আমি নাকে খত দিচ্ছি— বতদ্র সরতে বল ততদ্রই সরে দাঁডাব।

দ্বিতীয় পদাতিক। আচ্ছা, বেশ এইখানে সার বে'ধে দাঁড়িয়ে থাকো। রাজা এলেন বলে— আমরা এগিয়ে গিয়ে রাস্তা ঠিক করে রাখি।

পেদাতিকদের প্রস্থান

জনাদন। কুম্ভ, তোমার ঐ মুখের দোষেই তুমি মরবে।

কুম্ভ। না ভাই জনার্দন, ও মনুখের দোষ নর, ও কপালের দোষ। যেবারে মিছে রাজা বেরোল একটি কথাও কই নি— অত্যন্ত ভালোমাননুষের মতো নিজের সর্বনাশ করেছি— আর এবার হয়তোবা সতিয় রাজা বেরিয়েছে, তাই বেফাঁস কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গোল। ওটা কপাল।

জনাদন। আমি এই ব্রিঝ, রাজা সতিয় হোক মিথ্যে হোক, মেনে চলতেই হবে। আমরা কি রাজা চিনি যে বিচার করব। অন্ধকারে ঢেলা মারা—যত বেশি মারবে একটা-না-একটা লেগে যাবে। আমি তাই একধার থেকে গভ করে যাই—সতিয় হলে লাভ, মিথ্যে হলেই-বা লোকসান কী।

কুম্ভ। ঢেলাগ্নলো নেহাত ঢেলা হলে ভাবনা ছিল না; দামি জিনিস— বাজে খরচ করতে গিয়ে ফতুর হতে হয়।

কোণ্ডিলা। ঐ যে আসছেন রাজা। আহা রাজার মতন রাজা বটে। কী চেহারা! যেন ননীর প্তুল! কেমন হে কুম্ভ, এখন কী মনে হচ্ছে?

কুম্ভ। দেখাচ্ছে ভালো—কী জানি ভাই, হতে পারে।

কৌ ভিলা। ঠিক যেন রাজাটি গড়ে রেখেছে। ভয় হয়, পাছে রোল্দ্রে লাগলে গলে যায়।

#### রাজবেশধারীর প্রবেশ

সকলে। জয় মহারাজের জয়।

জনার্দন । দর্শনের জন্যে সকাল থেকে দাঁড়িয়ে। দয়া রাখবেন। কুম্ভ। বড়ো ধাঁধা ঠেকছে, ঠাকুরদাকে ডেকে আনি।

[ সকলের প্রস্থান

### বিদেশী পথিকদলের প্রবেশ

মাধব। ওরে, রাজা রে রাজা! দেখবি আয়!

বিরাজদত্ত। মনে রেখো রাজা, আমি কুশলীবস্তুর উদয়দত্তর নাতি। আমার নাম বিরাজদত্ত। রাজা বেরিয়েছে শ্বনেই ছ্বটেছি, লোকের কারো কথায় কান দিই নি— আমি সন্ধলের আগে তোমাকে মেনেছি।

ভদ্রসেন। শোনো একবার, আমি যে ভারে থেকে এখানে দাঁড়িয়ে—তখনো কাক ভাকে নি— এতক্ষণ ছিলে কোথায়? রাজা, আমি বিক্রমস্থলীর ভদ্রসেন, ভক্তকে স্মরণ রেখো।

রাজবেশী। তোমাদের ভক্তিতে বড়ো প্রীত হলেম।

বিরাজদত্ত। মহারাজ, আমাদের অভাব বিস্তর—এতদিন দর্শন পাই নি, জানাব কাকে?

রাজবেশী। তোমাদের সমস্ত অভাব মিটিয়ে দেব।

্রাজবেশীর প্রস্থান

#### দেশী পথিকদের প্রবেশ

কোণিডল্য। ওরে পিছিয়ে থাকলে চলবে না—ভিড়ে মিশে গেলে রাজার চোখে পড়ব না। বিরাজদত্ত। দেখ্ দেখ্ একবার নরোন্তমের কাণ্ডখানা দেখ্! আমরা এত লোক আছি, সবাইকে ঠেলেঠ্বলে কোথা থেকে এক তালপাতার পাখা নিয়ে রাজাকে বাতাস করতে লেগে গেছে।

কৌন্ডিল্য। তাই তো হে, লোকটার আম্পর্ধা তো কম নয়।

মাধব। ওকে জোর করে ধরে সরিয়ে দিতে হচ্ছে—ও কি রাজার পাশে দাঁড়াবার য্রিগ্য।

কোণ্ডিলা। ওহে, রাজা কি আর এটাকু বাঝবে না? এ যে অতিভণ্ডি।

বিরাজদত্ত। না হে না—রাজাদের যদি মগজই থাকবে তা হলে মনুকুট থাকবার দরকার কী? ঐ তালপাথার হাওয়া খেয়েই ভূলবে।

[সকলের প্রস্থান

### ঠাকুরদাদাকে লইয়া কুম্ভের প্রবেশ

কুম্ভ। এখনই এই রাস্তা দিয়েই যে গেল।

ঠাকুরদাদা। রাস্তা দিয়ে গেলেই রাজা হয় নাকি রে।

কুম্ভ। দাদা, একেবারে স্পন্ট চোখে দেখা গেল—একজন না দ্বজন না, রাস্তার দ্বধারের লোক তাকে দেখে নিয়েছে।

ঠাকুরদাদা। সেইজন্যে তো সন্দেহ। কবে আমার রাজা রাস্তার লোকের চোথ ধাঁধিয়ে বেড়ায়। কুল্ড। তা আজকে যদি মর্জি হয়ে থাকে, বলা যায় কী।

ঠাকুরদাদা। বলা যায় রে বলা যায়— আমার রাজার মজি বরাবরই ঠিক আছে— ঘড়ি-ঘড়ি বদলায় না।

কুম্ভ। কিন্তু কী বলব দাদা— একেবারে ননীর পর্তুলটি। ইচ্ছে করে সর্বাধ্য দিয়ে তাকে ছায়া করে রাখি।

ঠাকুরদাদা। তোর এমন ব্লিধ কবে হল? আমার রাজা ননীর প্রতুল, আর তুই তাকে ছায়া করে রাখবি।

কুম্ভ। যা বল দাদা, দেখতে বড়ো স্কুদর— আজ তো এত লোক জ্বটেছে অমনটি কাউকে দেখল মুমানা।

ঠাকুরদাদা। আমার রাজা তোদের চোথেই পড়ত না।

কুম্ভ। ধ্বজা দেখতে পেলাম যে গো। লোকে যে বলে, এই উৎসবে রাজা বেরিয়েছে।

ঠাকুরদাদা। বেরিয়েছে বৈকি। কিন্তু সঙ্গে পাইক নেই, বাদ্যি নেই।

কুল্ভ। কেউ বুলি ধরতেই পারে না?

ঠাকুরদাদা। হয়তো কেউ কেউ পারে।

কুম্ভ। যে পারে সে বোধ হয় যা চায় তাই পায়।

ঠাকুরদাদা। সে কিচ্ছা চায় না। ভিক্ষাকের কর্ম নয় রাজাকে চেনা। ছোটো ভিক্ষাক বড়ো ভিক্ষাককেই রাজা বলে মনে করে বসে।

সিকলের প্রস্থান

### ताका विकायवर्गा, विकायवाद् ও वाम्यामानत প্রবেশ

বসংসেন। এই উৎসবের রাজা কি আমাদেরও দেখা দেবে না?

বিক্রম। এর রাজত্ব করবার প্রণালী কী রকম? রাজার বনে উৎসব, সেখানেও সাধারণ লোকের কারো কোনো বাধা নেই?

বিজয়। আমাদের জন্যে সম্পূর্ণ স্বতদ্য জায়গা তৈরি করে রাখা উচিত ছিল।

বিক্রম। জোর করে নিজেরা তৈরি করে নেব।

বিজয়। এই-সব দেখেই সন্দেহ হয়, এখানে রাজা নেই, একটা ফাঁকি চলে আসছে।

বিক্রম। কিন্তু কান্তিকরাজকন্যা সংদর্শনা তো দৃণ্টিগোচর।

বিজয়। তাঁকে দেখা চাই। যিনি দেখা দেন না তাঁর জন্যে আমার ঔংস্কৃত নেই, কিন্তু যিনি দেখবার যোগ্য তাঁকে না দেখে ফিরে গেলে ঠকতে হবে।

বিক্রম। একটা ফান্দি দেখাই যাক-না।

বস্বাসেন। ফন্দি জিনিসটা খুব ভালো, যদি তার মধ্যে নিজে আটকা না পড়া যায়।

বিক্রম। এদিকে এরা কারা আসছে? সঙ না কি? রাজা সেজেছে?

বিজয়। এ তামাশা এখানকার রাজা সইতে পারে কিন্তু আমরা সইব না তো।

বস্পেন। কোথাকার গ্রামারাজা হতেও পারে।

### পদাতিকগণের প্রবেশ

বিক্রম। তোমাদের রাজা কোথাকার?

প্রথম পদাতিক। এই দেশের। তিনি আজ উৎসব করতে বেরিয়েছেন।

পেদাতিকগণের প্রস্থান

বিজয়। এ কী কথা! এখানকার রাজা বেরিয়েছেন!

বস্সেন। তাই তো। তা হলে এ কেই দেখে ফিরতে হবে! অন্য দর্শনীয়টা?

বিক্রম। শোনো কেন? এখানে রাজা নেই বলেই যে-খ্রিশ নির্ভাবনায় আপনাকে রাজা বলে পরিচয় দেয়। দেখছ-না যেন সেজে এসেছে— অত্যন্ত বেশি সাজ।

বস্পেন। কিন্তু লোকটাকে দেখাচ্ছে ভালো, চোখ ভোলাবার মতো চেহারাটা আছে।

বিক্রম। চোখ ভূলতে পারে কিন্তু ভালো করে তাকালেই ভূল থাকে না। আমি তোমাদের সামনেই ওর ফাঁকি ধরে দিচ্ছি।

### রাজবেশী স্বর্গের প্রবেশ

স্বর্ণ। রাজগণ, স্বাগত। এখানে তোমাদের অভার্থনার কোনো ব্রুটি হয় নি তো?

রাজগণ। (কপট বিনয়ে নমস্কার করিয়া) কিছু না।

বিক্রম। যে অভাব ছিল তা মহারাজের দর্শনেই পূর্ণ হয়েছে।

সূবর্ণ। আমি সাধারণের দশনিীয় নই কিন্তু তোমরা আমার অনুগত, এইজনাই একবার দেখা দিতে এলাম।

বিক্রম। অনুগ্রহের এত আতিশয্য সহ্য করা কঠিন।

স্বৰ্ণ। আমি অধিকক্ষণ থাকব না।

বিক্রম। সেটা অন্ভবেই ব্রেছি—বেশিক্ষণ স্থায়ী হবার ভাব দেখছি নে।

স্বৰ্ণ। ইতিমধ্যে যদি কোনো প্ৰাৰ্থনা থাকে--

বিক্রম। আছে বৈকি। কিন্তু অন্তরদের সামনে জানাতে লম্জা বোধ করি।

স্বর্ণ। (অন্বতীদের প্রতি) ক্ষণকালের জন্য তোমরা দ্বে যাও—(রাজগণের প্রতি) এইবার তোমাদের প্রার্থনা অসংকোচে জানাতে পার।

বিক্রম। অসংকোচেই জানাব—তোমারও যেন লেশমাত্র সংকোচ না হয়।

স্বর্ণ। না, সে আশুকা কোরো না।

বিক্রম। এসো তবে—মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আমাদের প্রত্যেককে প্রণাম করো।

স্বর্ণ। বোধ হচ্ছে আমার ভৃত্যগণ বার্ণী মদ্যটা রাজিশিবিরে কিছ্ ম্তুহন্তেই বিতরণ করেছে।

ি বিক্রম। ভণ্ডরাজ, মদ যাকে বলে সেটা তোমার ভাগেই অতিমান্রায় পড়েছে, সেইজন্যেই এখন ধনুলোয় লোটাবার অবস্থা হয়েছে।

স্বর্ণ। রাজগণ, পরিহাসটা রাজোচিত নয়।

বিক্রম<sup>়</sup> পরিহাসের অধিকার যাদের আছে তারা নিকটেই প্রস্তৃত। সেনাপতি!

স্বর্ণ। আর প্রয়োজন নেই। স্পত্টই দেখতে পাচ্ছি আপনারা আমার প্রণম্য। মাথা আপনি নত হচ্ছে, কোনো তীক্ষ্য উপায়ে তাকে ধ্লায় টানবার দরকার হবে না। আপনারা যখন আমাকে চিনেছেন তখন আমিও আপনাদের চিনে নিল্ম। অতএব এই আমার প্রণাম গ্রহণ কর্ন। যদি দয়া করে পালাতে অনুমতি দেন তা হলে বিলম্ব করব না।

বিক্রম। পালাবে কেন? তোমাকেই আমরা এখানকার রাজা করে দিচ্ছি—পরিহাসটা শেষ করেই যাওয়া যাক। দলবল কিছু আছে?

স্বর্ণ। আছে। আরন্তে যখন আমার দল বেশি ছিল না, তখন সবাই সন্দেহ করিছল—লোক যত বেড়ে গোল, সন্দেহ ততই দ্র হল। এখন ভিড়ের লোক নিজেদের ভিড় দেখেই ম্বর্ণ হয়ে যাচ্ছে, আমাকে কোনো কণ্ট পেতে হচ্ছে না।

বিক্রম। বেশ কথা। এখন থেকে আমরা তোমায় সাহায্য করব। কিল্তু তোমাকে আমারও একটা কাজ করে দিতে হবে।

সূর্বর্ণ। আপনাদের দত্ত আদেশ এবং মুকুট আমি মাথায় করে রাখব।

বিক্রম। আর-কিছ্ম চাই নে, রাজকুমারী সমুদর্শনাকে দেখতে চাই—সেইটে তোমাকে করে।

স্বর্ণ। যথাসাধ্য চেণ্টার চুটি হবে না।

বিক্রম। তোমার সাধ্যের উপর ভরসা নেই, আমাদের বৃদ্ধিমত চলতে হবে। আমার পরামর্শ শোনো, ভুল কোরো না।

**স**্বর্ণ। ভূল হবে না।

বিক্রম। করভোদ্যানের মধ্যেই রাজকুমারী সনুদর্শনার প্রাসাদ।

স,বর্ণ। হাঁ মহারাজ।

বিক্রম। সেই উদ্যানে আগন্ন লাগাবে। তার পর অণ্নিদাহের গোলমালে কাজ সিন্ধ করব। সাবর্ণ। অন্যথা হবে না।

বিক্রম। দেখো হে ভণ্ডরাজ, আমরা মিথ্যা সাবধান হচ্ছি, এদেশে রাজা নেই।

স্বর্ণ। আমি সেই অরাজকতা দ্র করতে বেরিয়েছি, সাধারণের জন্যে সত্য হোক মিথ্যা হোক, একটা রাজা খাড়া করা চাই; নইলে অনিষ্ট ঘটে। একটা কথা ব্রুবতে পারছি নে মহারাজ।

বিক্রম। আমার অনেক কথাই তুমি ব্রুতে পারবে না। তব্ বলো শ্রনি।

স্বর্ণ। রাজকুমারীর পিতা-মহারাজের কাছে দতে পাঠিরে কন্যাকে যথারীতি প্রার্থনা কর্ন-না।

বিক্রম। সে তো সকলেই করে থাকে। আমি তো সকলের দলে নই। আগন্ন করবে আমার ঘটকালি, আমি বিপদ ঘটিয়ে বিপদের পারে যাব।

স্বৰ্ণ । আপনি তো পারে যাবেন মহারাজ, আমি সামান্য লোক, পার পর্যন্ত না পেশছোতেও পারি ।

বিক্রম। অসম্ভব নয়। কিন্তু তাতে কী আসে যায়। সামান্য লোক, কাজে লাগবে এই যথেষ্ট, তার পরে থাকবে কি না-থাকবে সেটা ভাববার কথাই নয়।—চলো আর বিশ্বম্ব কোরো না।

বিজয়। দেখো দেখো, সেই লোকটা আবার একদল লোক নিয়ে আসছে।

বস্বসেন। ও যেন উৎসবের খেয়া পার করছে; নতুন নতুন দলকে শ্বারের কাছ পর্যন্ত পেণিছে।

### अन्दल ठाकुत्रमामात्र श्रद्यम

বিজয়। কী হে, তুমি যে কখন কোথা দিয়ে ঘ্রের আসছ, তার ঠিকানা পাবার জো নেই। ঠাকুরদাদা। আমরা নটরাজের চেলা, তিনি ঘ্রছেন আর ঘ্রিয়ে বেড়াচ্ছেন। কোথাও দাঁড়িরে থাকবার জো কী? শিশ্বা যে বেজে উঠছে। ন্ত্য ও গীত

মম চিত্তে নিতি ন্তে কে যে নাচে তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ। তার সংগ্ কী ম্দুংগ সদা বাজে তাতা থৈথৈ তাতা থৈথে। হাসিকালা হীরাপালা দোলে ভালে, কাঁপে ছন্দে ভালোমন্দ তালে তালে, নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে, তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ। কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ দিবারান্তি নাচে মৃত্তি নাচে বন্ধ, সে তর্গে ছুটি রপ্যে পাছে পাছে তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথে।

প্রস্থান

বস্ক্রেন। লোকটার মধ্যে কিছ্ কোতৃক আছে। বিক্রম। কিল্কু এ-সব লোকের কোতৃকে যোগ দেওয়া কিছ্ নয়— প্রশ্রম্ম দেওয়া হয়— চলো সরে যাই।

[রাজাদের প্রস্থান

9

কুঞ্জ-বাতায়ন

স্রুক্তমার গান

বাহিরে ভুল হানবে যখন
অন্তরে ভুল ভাঙবে কি?
বিষাদ-বিষে জনলে শেষে
তোমার প্রসাদ মাঙবে কি?
রোদ্রদাহ হলে সারা
নামবে কি ওর বর্ষাধারা
লাজের রাঙা মিটলে, হুদয়
প্রেমের রঙে রাঙবে কি?
যতই যাবে দ্রের পানে
বাঁধন ততই কঠিন হয়ে
টানবে না কি ব্যথার টানে?
অভিমানের কালো মেঘে
বাদল হাওয়া লাগবে বেগে,
নয়নজলের আবেগ তখন
কোনোই বাধা মানবে কি?

### স্কুদর্শনার প্রবেশ

স্ক্রণনা। স্বরংগমা, ভুল তোরা করতে পারিস, কিন্তু আমার কথনোই ভুল হতে পারে না— আমি হব রানী। ঐ তো আমার রাজাই বটে।

স্রজ্গমা। কাকে তুমি রাজা বলছ?

স্দর্শনা। ঐ যার মাথায় ফ্লের ছাতা ধরে আছে।

স্বংগমা। ঐ যার পতাকায় কিংশ্ক আঁকা?

স্দর্শনা। আমি তো দেখবামাত্রই চিনেছি, তোর মনে কেন সন্দেহ আসছে।

স্রুজ্গমা। ও তোমার রাজা নয়। আমি যে ওকে চিনি।

স্দর্শনা। ও কে?

স্রজ্মা। ও স্বর্ণ। ও জুয়ো খেলে বেড়ায়।

স্দেশনা। মিথ্যে কথা বলিস নে। সবাই ওকে রাজা বলছে। তুই বৃঝি সকলের চেয়ে বেশি জানিস।

স্রংগমা। ও যে স্বাইকে মিথ্যে লোভ দেখাচ্ছে, সেইজন্যে স্বাই ওর বশ হয়েছে। যথন ভূল ভাঙবে তথন হায় হায় করে মরবে।

স্কুদর্শনা। তোর বড়ো অহংকার হয়েছে। তুই আমার চেয়ে চিনিস?

স্রপ্যমা। যদি আমার অহংকার থাকত, তা হলে আমি চিনতে পারতুম না।

স্দর্শনা। আমি ওকেই মালা পাঠিয়ে দিরোছি।

স্বুরংগমা। সে মালা সাপ হয়ে তোমাকে এসে দংশন করবে।

স্দর্শনা। আমাকে অভিসম্পাত? তোর তো আম্পর্ধা কম নয়! যা এখান থেকে চলে, আমি তোর মুখ দেখব না।

স্বেজ্যমার প্রস্থান

আমার মন আজ এমনই চণ্ডল হয়েছে! এমন তো কোনোদিন হয় না। স্বৰণ্গমা!

#### স্রুজ্গমার প্রবেশ

স্কেশনা। আমার মালা কি ভূল পথেই গেছে?

স্রংগমা। হাঁ।

সন্দর্শনা । আবার সেই একই কথা ? আচ্ছা বেশ, ভূল করেছি, বেশ করেছি। তিনি কেন নিজে দেখা দিয়ে ভূল ভাঙিয়ে দেন না ? কিন্তু তোর কথা মানব না । যা আমার কাছ থেকে— মিছিমিছি আমার মনে ধাঁধা লাগিয়ে দিস নে ।

[স্রুগমার প্রস্থান

ভগবান চন্দ্রমা, আজ আমার চণ্ডলতার উপরে তুমি কেবলই কটাক্ষপাত করছ। স্মিত কোতুকে সমুস্ত আকাশ ভরে গেল যে! প্রতিহারী!

#### প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী। কী রাজকুমারী?

স্দেশনা। ঐ-যে আম্রবনবীথিকায় উৎসববালকেরা গান গেয়ে যাচ্ছে, ডাক্ ডাক্, ওদের ডেকে নিয়ে আয়। একট্ গান শ্নি।

(প্রতিহারীর প্র**স্থান** 

#### বালকগণের প্রবেশ

এসো এসো সব ম্তিমান কিশোর বসনত, ধরো তোমাদের গান। আমার সমস্ত দেহমন গান গাইছে, কপ্টে আসছে না। আমার হয়ে তোমরা গাও। বালকগণের গান

কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে **काग्नामित्र मकाला**। আজ বর্ণে তোমার নামের রেখা, তার গণ্ধে তোমার ছন্দ লেখা, সেই মালাটি বে'ধেছি মোর কপালে আজ ফাগ্নিদিনের সকালে। গানটি তোমার চলে এল আকাশে ফাগ্রনদিনের বাতাসে। আজ আমার নামটি তোমার সুরে ওগো কেমন করে দিলে জ্বড়ে, লম্কিয়ে তুমি ওই গানেরই আড়ালে, আজ ফাগ্রনদিনের সকালে।

স্কেশনা। হয়েছে হয়েছে, আর না। তোমাদের এই গান শ্নে চোখে জল ভরে আসছে— আমার মনে হচ্ছে যা পাবার জিনিস তাকে হাতে পাবার জো নেই— তাকে হাতে পাবার দরকার নেই। প্রেণাম করিয়া বালকগণের প্রত্থান

### কুঞ্জদ্বার

ঠাকুরদাদা ও দেশী পথিকদের প্রবেশ

ঠাকুরদাদা। কী ভাই, হল তোমাদের?

কৌন্ডিল্য। খুব হল ঠাকুরদা। এই দেখো-না একেবারে লালে লাল করে দিয়েছে। কেউ বাকি নেই।

ঠাকুরদাদা। বলিস কী? রাজাগনলোকে সন্দ্ধ রাঙিয়েছে না কি?

জনার্দন। ওরে বাস্রে! কাছে ঘে'ষে কে! তারা সব বেড়ার মধ্যে খাড়া হয়ে রইল।

ঠাকুরদাদা। হায় হায়, বড়ো ফাঁকিতে পড়েছে। একট্বও রঙ ধরাতে পার্রাল নে? জোর করে চ্বকে পড়তে হয়।

কুম্ভ। ও দাদা, তাদের রাঙা সে আর-এক রঙের। তাদের চক্ষ্ব রাঙা, তাদের পাইকগ্লোর পার্গাড় রাঙা, তার উপরে খোলা তলোয়ারের যেরকম ভাঙ্গা দেখল্ম একট্ব কাছে খেখলেই একেবারে চরম রাঙা রাঙিয়ে দিত।

ঠাকুরদাদা। বেশ করেছিস ঘের্ণিষস নি। প্থিবীতে ওদের নির্বাসনদশ্ভ—ওদের তফাতে রেখেই চলতে হবে।

বাউলের প্রবেশ ও গান

যা ছিল কালো ধলো

তোমার রঙে রঙে রাঙা হল।

যেমন রাঙাবরন তোমার চরণ

তার সনে আর ভেদ না র'ল।

রাঙা হল বসন ভূষণ,

রাঙা হল শয়ন স্বপন,

ব হল কেমন দেখ্রে, যেমন

রাঙা কমল টলোমলো!

ঠাকুরদাদা। বেশ ভাই, বেশ—খ্ব খেলা জমেছিল?

বাউল। খ্ব খ্ব। সব লালে লাল। কেবল আকাশের চাঁদটাই ফাঁকি দিয়েছে—সাদাই রয়ে গোল।

ঠাকুরদাদা। বাইরে থেকে দেখাচ্ছে যেন বড়ো ভালোমান্ষ। ওর সাদা চাদরটা খ্লে দেখতিস যদি তা হলে ওর বিদ্যে ধরা পড়ত। চুপি চুপি ও যে আজ কত রঙ ছড়িয়েছে এখানে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি। অথচ ও নিজে কি এমনি সাদাই থেকে যাবে?

গান

আহা তোমার সংশ্য প্রাণের খেলা
প্রিয় আমার ওগো প্রিয়!
বড়ো উতলা আজ পরান আমার
খেলাতে হার মানবে কি ও?
কেবল তুমিই কি গো এমনি ভাবে
রাঙিয়ে মোরে পালিয়ে যাবে?
তুমি সাধ করে নাথ ধরা দিয়ে
আমারও রঙ বক্ষে নিয়ো—
এই হংকমলের রাঙা রেণ্

[সকলের প্রস্থান

### স্বর্ণ ও রাজা বিক্রমবাহরর প্রবেশ

রাঙাবে ওই উত্তরীয়।

স্বর্ণ। এ কী কাণ্ড করেছ রাজা বিক্রমবাহঃ?

বিক্রম। আমি কেবল এই প্রাসাদের কাছটাতেই আগন্ন ধরাতে চেয়েছিল্ম, সে আগন্ন যে এত শীঘ্র এমন চারি দিকে ধরে উঠবে সে আমি মনেও করি নি। এ বাগান থেকে বেরোবার পথ কোথায় শীঘ্র বলে দাও।

স্বর্ণ। পথ কোথায় আমি তো কিছ্ই জানি নে। যারা আমাদের এখানে এনেছিল তাদের একজনকেও দেখছি নে।

বিক্রম। তুমি তো এদেশেরই লোক—পথ নিশ্চয় জান।

স্বর্ণ। অন্তঃপুরের বাগানে কোনোদিনই প্রবেশ করি নি।

বিক্রম। সে আমি বৃথি নে, তোমাকে পথ বলতেই হবে, নইলে তোমাকে দ্ব-ট্রকরো করে কেটে ফেলব।

স্বর্ণ। তাতে প্রাণ বেরোবে, পথ বেরোবার কোনো উপায় হবে না।

বিক্রম। তবে কেন বলে বেড়াচ্ছিলে তুমিই এখানকার রাজা?

স্বর্ণ । আমি রাজা না, রাজা না। (মাটিতে পড়িয়া জোড়করে) কোথায় আমার রাজা, রক্ষা করো। আমি পাপিষ্ঠ, আমাকে রক্ষা করো। আমি বিদ্রোহী, আমাকে দশ্ড দাও, কিন্তু রক্ষা করো।

বিক্রম। অমন শ্ন্যতার কাছে চীংকার করে লাভ কী? ততক্ষণ পথ বের করবার চেণ্টা করা থাক।

স্বর্ণ। আমি এইখানেই পড়ে রইল্ম— আমার যা হবার তাই হবে।

বিক্রম। সে হবে না। পুড়ে মরি তো একলা মরব না— তোমাকে সংগী নেব।

নেপথ্য হইতে। রক্ষা করো, রক্ষা করো। চারি দিকে আগন্ন।

বিক্রম। মৃত্, ওঠো, আর দেরি না।

#### স্দর্শনার প্রবেশ

সনুদর্শনা। রাজা, রক্ষা করো। আগনুনে ঘিরেছে। সনুবর্ণ। কোথায় রাজা? আমি রাজা নই।

সন্দর্শনা। তুমি রাজা নও?

স্বর্ণ। আমি ভন্ড, আমি পাষন্ড! (ম্বুকুট মাটিতে ফেলিয়া) আমার ছলনা ধ্লিসাং হোক।
রেজা বিরুমের সহিত প্রস্থান

সন্দর্শনা। রাজা নয়? এ রাজা নয়? তবে ভগবান হৃতাশন, দণ্ধ করে। আমাকে; আমি তোমারই হাতে আত্মসমপূর্ণ করব।

নেপথ্যে। ও দিকে কোথায় যাও। তোমার অন্তঃপর্রের চারি দিকে আগ্যুন ধরে গেছে, ওর মধ্যে প্রবেশ কোরো না।

### স্রংগনার প্রবেশ

স্রংগমা। এসো।

স্দর্শনা। কোথায় যাব?

স্রংগমা। ঐ আগ্ননের ভিতর দিয়েই চলো।

সুদর্শনা। সে কী কথা?

স্বংগমা। আগন্নকে বিশ্বাস করো, যাকে বিশ্বাস করেছিলে, এ তার চেয়ে ভালো।

স্দর্শনা। রাজা কোথায়?

স্বৰুগমা। রাজাই আছেন ঐ আগবুনের মধ্যে। তিনি সোনাকে পর্ভিয়ে নেবেন।

স্ক্রদর্শনা। সতি বলছিস?

স্রংগমা। আমি তোমাকে সংখ্য নিয়ে যাচ্ছি, আগ্রনের ভিতরকার রাস্তা জানি।

েউভয়ের প্রস্থান

গানের দলের প্রবেশ

গান

আগন্নে হল আগন্নময়।

জয় আগন্নের জয়।

মিথ্যা যত হদয় জন্তে

এইবেলা সব যাক-না পন্তে,

মরণ-মাঝে তোর জীবনের হোক রে পরিচয়।

আগন্ন এবার চলল রে সন্ধানে

কলংক তোর লুকিয়ে কোথায় প্রাণে। আড়াল তোমার যাক-না ঘুচে,

লঙ্জা তোমার যাক রে মৃছে, চিরদিনের মতো তোমার ছাই হয়ে যাক ভয়।

গোনের দলের প্রস্থান

### স্দর্শনা ও স্রংগমার প্নংপ্রবেশ

স্বংগমা। ভয় নেই, তোমার ভয় নেই।

স্দর্শনা। ভয় আমার নেই—কিন্তু লজ্জা! লজ্জা যে আগন্নের মতো আমার সঙ্গে সংগ্র এসেছে। আমার মুখ চোখ, আমার সমুগত হৃদয়টাকে রাঙা করে রেখেছে।

স্বংগমা। এ দাহ মিটতে সময় লাগবে।

সন্দর্শনা। কোনোদিন মিটবে না, কোনোদিন মিটবে না।

স্রঙ্গমা। হতাশ হোয়ো না। তোমার সাধ তো মিটেছে, আগন্নের মধ্যেই তো আজ দেখে নিলে।

স্দর্শনা। আমি কি এমন সর্বনাশের মধ্যে দেখতে চেয়েছিল্ম? কী দেখল্ম জানি নে, কিল্তু ব্বের মধ্যে এখনো কাঁপছে।

সূরজামা। কেমন দেখলে?

স্দর্শনা। ভয়ানক, সে ভয়ানক। সে আমার স্মরণ করতেও ভয় হয়। কালো, কালো। আমার মনে হল ধ্মকেতু যে আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মতো কালো— ঝড়ের মেঘের মতো কালো— ক্লেশ্ন্য সম্দ্রের মতো কালো।

[ প্রস্থান

স্বরপামা। যে কালো দেখে আজ তোমার ব্ক কে'পে গেছে সেই কালোতেই এক দিন তোমার হৃদয় স্নিশ্ধ হয়ে যাবে। নইলে ভালোবাসা কিসের?

গান

আমি রুপে তোমায় ভোলাব না,
ভালোবাসায় ভোলাব।
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো
গান দিয়ে দ্বার খোলাব।
ভরাব না ভূষণভারে,
সাজাব না ফুলের হারে,
প্রেমকে আমার মালা করে
গলায় তোমার দোলাব।
জানবে না কেউ কোন্ তুফানে
তরঙ্গদল নাচবে প্রাণে,
চাঁদের মতো অলখ টানে
জোয়ারে ঢেউ তোলাব।

### স্কর্মনার প্রঃপ্রবেশ

সন্দর্শনা। কিল্কু কেন সে আমাকে জাের করে পথ আটকায় না? কেশের গল্ভ ধরে কেন সে আমাকে টেনে রেখে দেয় না? আমাকে কিছন সে বলছে না. সেইজনােই আরাে অসহা বােধ হচ্ছে।

স্রপ্যমা। রাজা কিছ্ব বলছে না, কে তোমাকে বললে?

সন্দর্শনা। অমন করে নয়, চীৎকার করে বন্ধ্রগর্জনে— আমার কান থেকে অন্য সকল কথা ভূবিয়ে দিয়ে। রাজা আমাকে এত সহজে ছেড়ে দিয়ো না, যেতে দিয়ো না।

স্বরশ্যমা। ছেড়ে দেবেন, কিন্তু যেতে দেবেন কেন?

স্বদর্শনা। যেতে দেবেন না? আমি যাবই।

স্রপ্রমা। আচ্ছা যাও।

সন্দর্শনা। আমার দোষ নেই। আমাকে জোর করে তিনি ধরে রাখতে পারতেন কিন্তু রাখলেন না। আমাকে বাঁধলেন না— আমি চলল্ম। এইবার তাঁর প্রহরীদের হনুকুম দিন, আমাকে ঠেকাক।

স্রংগমা। কেউ ঠেকাবে না। ঝড়ের মুখে ছিল্ল মেঘ যেমন অবাধে চলে তেমনি তুমি অবাধে চলে যাও।

স্বদর্শনা। ক্রমেই বেগ বেড়ে উঠছে—এবার নোঙর ছি'ড়ল। হয়তো ডুবব কিল্তু আর ফিরব না। 8

### রাজপথ

### নাগরিকদঙ্গের প্রবেশ

প্রথম। এটি ঘটালেন আমাদের রাজকন্যা স্কুদর্শনা।

শ্বিতীয়। সকল সর্বনাশের মুলেই স্ত্রীলোক আছে। বেদেই তো আছে—কী আছে বলো-না হে বটুকেশ্বর— তুমি বামুনের ছেলে।

তৃতীয়। আছে, আছে বৈকি। বেদে যা খ'লেবে তাই পাওয়া যাবে— অন্টাবক্ত বলেছেন, নারীণাঞ্জ নখিনাঞ্জ শৃশিকাং শক্ষপাণিনাং— অর্থাৎ কিনা—

দ্বিতীয়। আরে, বুঝেছি বুঝেছি— আমি থাকি তকরিত্বপাড়ায়— অনুস্বার-বিসর্গের একটা ফোঁটা আমার কাছে এড়াবার জো নেই।

প্রথম! আমাদের এ হল যেন কলির রামায়ণ। কোথা থেকে ঘরে চ্বুকে পড়ল দশম্ব রাবণ, আচমকা লংকাকান্ড বাধিয়ে দিল।

তৃতীয়। য্দেধর হাওয়া তো চলছে, এ দিকে রাজকন্যা যে কোথায় অদর্শন হয়েছেন কেউ খোঁজ পায় না। মহারাজ তো বন্দী, এ দিকে কে যে লডাই চালাচ্ছে তারও কোনো ঠিকানা নেই।

শ্বিতীয়। কিন্তু আমি ভাবছি, এখন আমাদের উপায় কী? আমাদের ছিল এক রাজা এখন সাতেটা হতে চলল, বেদে প্রোণে কোথাও তো এর তুলনা মেলে না।

প্রথম। মেলে বৈকি-পঞ্চপান্ডবের কথা ভেবে দেখো।

তৃতীয়। আরু সে হল পঞ্পতি—

প্রথম। একই কথা। তারা হল পতি, এরা হল নৃপতি। কোনোটারই বাড়াবাড়ি স্ক্রিধে নয়।
তৃতীয়। আমাদের পাঁচকড়ি একেবারে বেদব্যাস হয়ে উঠল হে—রামায়ণ মহাভারত ছাড়া
কথাই কয় না।

দ্বিতীয়। তোরা তো রামায়ণ মহাভারত নিয়ে পথের মধ্যে আসর জমিয়েছিস, এ দিকে আমাদের নিজের কুরুক্ষেত্রে কী ঘটছে খবর কেউ রাখিস নে।

প্রথম। ওরে বাবা—সেখানে যাবে কে? খবর যখন আসবে তখন ঘাড়ের উপর এসে আপনি পড়বে—জানতে বাকি থাকবে না।

দ্বিতীয়। ভয় কিসের রে?

প্রথম। তা তো সত্যি। তুমি যাও-না।

তৃতীয়। আচ্ছা, চলো-না ধনঞ্জয়ের ওথানে। সে সব থবর জানে।

দ্বিতীয়। না জানলেও বানিয়ে দিতে জানে।

সকলের প্রস্থান

### স্দর্শনা ও স্রঞ্গমার প্রবেশ

স্দর্শনা। একদিন আমাকে সকলে সোভাগ্যবতী বলত, আমি ষেখানে ষেতৃম সেখানেই ঐশ্বর্যের আলো জ্বলে উঠত। আজ আমি এ কী অকল্যাণ সংগ্যে করে এনেছি। তাই আমি ঘর ছেড়ে পথে এলুম।

স্বৰংগমা। মা, ষতক্ষণ না সেই রাজার ঘরে পেণছোবে ততক্ষণ তো পথই বন্ধ্।

স্বদর্শনা। চুপ কর, চুপ কর, তার কথা আর বলিস নে।

স্রপামা। তুমি যে তাঁর কাছেই ফিরে যাচছ।

भूमर्भा। कथरनाई ना।

স্বংগমা। কার উপরে রাগ করছ মা!

স্দর্শনা। আমি তার নাম করতেও চাই নে।

স্রুজ্গমা। আছো, নাম কোরো না, তাঁর সব্রুর সইবে। স্বুদর্শনা। আমি পথে বেরোল্ম্ম, সঙ্গে সে এল না!

স্বংগমা। সমস্ত পথ জ্বড়ে আছেন তিন।

স্দেশনা। একবার বারণও করলে না? চুপ করে রইলি যে? বল্-না, তোর রাজার এ কী রকম ব্যবহার!

স্রধ্যমা। সে তো সবাই জানে, আমার রাজা নিষ্ঠার। তাঁকে কি কেউ কোনোদিন টলাতে পারে?

স্দর্শনা। তবে তুই এমন দিনরাত ডাকিস কেন?

স্বেগ্গমা। সে যেন এমনি পর্বতের মতোই চিরদিন কঠিন থাকে। আমার দ্বঃখ আমার **থাক,** সেই কঠিনেরই জয় হোক।

্স্দর্শনার প্রস্থান

স্রুজ্গমার গান

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর, তোমার প্রেম তোমারে এমন কুরে

করেছে নিষ্ঠ্র।

তুমি বসে থাকতে দেবে না যে,

দিবানিশি তাই তো বাজে পরান-মাঝে এমন কঠিন স্বর।

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,

তোমার লাগি দৃঃখ আমার

হয় যেন মধ্বর।

তোমার থোঁজা থোঁজায় মোরে, তোমার বেদন কাঁদায় ওরে, আরাম যত করে কোথায় দুরে।

সের্জগমার প্রস্থান

### রাজা বিক্রম ও স্বর্গের প্রবেশ

বিক্রম। কে যে বললে স্কুদর্শনা এই পথ দিয়ে পালিয়েছে। যুদ্ধে তার বাপকে বল্দী করা মথো হবে যদি সে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায়।

স্বৰণ। পালিয়ে যদি গিয়ে থাকে, তা হলে তো বিপদ কেটে গেছে। এখন ক্ষাণ্ড হোন।

বিক্রম। কেন বলো তো?

স্বর্ণ। দ্বঃসাহসিকতা হচ্ছে।

বিক্রম। তাই যদি না হবে, তবে কাজে প্রবৃত্ত হয়ে সুখ কী?

স্বর্ণ। কান্তিকরাজকে ভয় না করলেও চলে কিন্তু-

বিক্রম। ঐ কিন্তুটাকে ভয় করতে শ্রের করলে জগতে টেকা দায় হয়।

স্বর্ণ। মহারাজ, ঐ কিন্তুটাকে নাহয় মন থেকে উড়িয়ে দিলেন, কিন্তু ও-যে বাইরে থেকেই হঠাং উড়ে এসে দেখা দেয়। ভেবে দেখ্ন-না, বাগানে কী কাণ্ডটা হল। খ্ব করেই আটঘাট বে'ধেছিলেন, তার মধ্যে কোথা থেকে অণ্নিম্তি ধরে চুকে পড়ল একটা কিন্তু।

### বস্লেন ও বিজয়বর্মার প্রবেশ

বস্সেন। অন্তঃপরে ঘ্রে এলম্, কোথাও তো তাকে পাওয়া গেল না। দৈবজ্ঞ যে বলেছিল, আমাদের যাতা শৃভ, সেটা ব্রি মিথ্যা হল। বিজয়। পাওয়ার চেয়ে না-পাওয়াতেই হয়তো শ্ভ, কে বলতে পারে?
বিক্রম। এ কী উদাসীনের মতো কথা বলছ!
বস্বসন। এ কী! ভূমিকম্প নাকি!
বিক্রম। ভূমিই কাপছে বটে, কিম্তু তাই বলে পা কাপতে দেওয়া হবে না।
বস্বসন। এটা দ্বলক্ষিণ।
বিক্রম। কোনো লক্ষণই দ্বলক্ষিণ নয়, যদি সংগ্য ভয় না থাকে।
বস্বসন। দৃষ্ট কিছ্কে ভয় করি নে কিম্তু অদৃষ্ট প্রব্যের সংগ্য লড়াই চলে না।
বিক্রম। অদৃষ্ট দৃষ্ট হয়েই আসেন, তখন তাঁর সংগ্য খ্বই লড়াই চলে।

#### দ্তের প্রবেশ

দতে। মহারাজ, সৈন্যরা প্রায় সকলে পালিয়েছে। বিরুম। কেন?

দতে। তাদের মধ্যে অকারণে কেমন একটা আতৎক ত্ব**কে গেল— কাউকে আর ঠেকিয়ে রাখা** যাক্ষে না।

বিক্রম। আচ্ছা, তাদের ফিরিয়ে আনছি। যুদেধর পর হারা চলে কিন্তু **যুদেধর আগে হার** মানতে পারব না।

[বিক্রমবাহা ও দ্তের প্রশ্বান

বিজয়। যার জন্য যুদ্ধ সেও পালায়, যাদের নিয়ে যুদ্ধ তারা**ও পালায়, এখন আমাদেরই** কি পালানো দোষের।

বস্বসেন। মনে ধাঁধা লেগেছে, কিছ্ব স্থির করতে পারছি নে।

্র উভয়ের প্রস্থান

স্রংগমার প্রবেশ গান

বসন্ত, তোর শেষ করে দে রঞ্গ,
ফ্ল ফোটাবার খ্যাপামি, তার
উদ্দাম তরঙ্গ।
উড়িয়ে দেবার, ছড়িয়ে দেবার
মাতন তোমার থাম্ক এবার,
নীড়ে ফিরে আস্কুক তোমার
পথহারা বিহঙ্গ।
সাধের মুকুল কতই পড়ল ঝরে
তারা ধ্লা হল, ধ্লা দিল ভরে।
প্রথব তাপে জরো-জরো
ফল ফলাবার শাসন ধরো,
হেলাফেলার পালা তোমার
এই বেলা হোক ভংগ।

#### স্দর্শনার প্রবেশ

সন্দর্শনা। এ কী হল? ঘুরে ফিরে সেই একই জারগার এসে পড়ছি। ঐ-যে গোলমাল শোনা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে আমার চার দিকেই যুখ্ধ চলছে। ঐ-যে আকাশ ধুলোর অন্ধকার। আমি কি এই ঘূর্ণি ধুলোর সণ্ডেগ সংগ্যেই অনন্তকাল ঘুরে বেড়াব? এর থেকে বেরোই কেমন করে? স্বত্যমা। তুমি যে কেবল চলে যেতেই চাচ্ছ, ফিরতে চাচ্ছ না. সেইজন্য কোথাও পেশিছোতে পাচ্ছ না।

স্দর্শনা। কোথায় ফেরবার কথা তুই বলছিস?

স্বংগমা। আমাদের রাজার কাছে। আমি বলে রাখছি যে পথ তাঁর কাছে না নিয়ে যাবে সে পথের অন্ত পাবে না কোথাও।

### সৈনিকের প্রবেশ

স্কেশনা। কে তুমি?

সৈনিক। আমি নগরের রাজপ্রাসাদের দ্বারী।

স্কর্শনা। শীঘ্র বলো সেখানকার খবর কী।

সৈনিক। মহারাজ বন্দী হয়েছেন।

স্দেশনা। কে বন্দী হয়েছেন?

সৈনিক। আপনার পিতা।

স্কুদর্শনা। আমার পিতা! কার বন্দী হয়েছেন?

সৈনিক। রাজা বিক্রমবাহার।

। সৈনিকের প্রস্থান

সনুদর্শনা। রাজা, রাজা, দর্গথ তো আমি সইতে প্রবৃত হয়েই বেরিয়েছিলেম, কিন্তু আমার দর্গথ চার দিকে ছড়িয়ে দিলে কেন? যে আগনুন আমার বাগানে লোগেছিল সেই আগনুন কি আমি সংগ করে নিয়ে চলেছি। আমার পিতা তোমার কাছে কী দোব করেছেন?

স্বংগমা। আনরা যে কেউ একলা নই। ভালোমন্দ স্বাইকেই ভাগ করে নিতে হয়। সেই-জন্যেই তো ভয়, একলার জন্যে ভয় কিসের?

স্দশনা। স্রংগ্যা!

স্রংগমা। কী রাজকুমারী!

স্দেশনা। তোর রাজার যদি রক্ষা করবার শস্তি থাকত. তা হলে আজ তিনি কি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারতেন?

স্বেঙ্গমা। আমাকে কেন বলছ? আমার রাজার হয়ে উত্তর দেবার শক্তি কি আমার আছে? উত্তর যদি দেন তো নিজেই এমনি করে দেবেন যে কারো কিছু ব্যুখতে বাকি থাকবে না।

সংদর্শনা। রাজা, আমার পিতাকে রক্ষা করবার জনে বদি তুমি আসতে, তা হলে তোমার যশ বাড়ত বৈ কমত না।

<u>৷ প্রহথানোদাম</u>

স্রংগমা। কোথায় যাচ্ছ?

সন্দর্শনা। রাজা বিক্রমের শিবিরে। আমাকে বন্দী কর্ন তিনি, আমার পিতাকে ছেড়ে দিন। আমি নিজেকে যতদ্র নত করতে পারি করব, দেখি কোথায় এসে ঠেকলে তোর রাজার সিংহাসন নড়ে।

[ উভয়ের প্রস্থান

### বস্কেন ও বিজয়বর্মার প্রবেশ

বস্সেন। য্দেধর আরমেন্ডই যুদ্ধ শেষ হয়ে আছে, ভাঙা সৈন্য কুড়িয়ে এনে কখনো লড়াই চলে?

বিজয়। বিক্রমবাহনকৈ কিছনতেই ফেরাতে পারলন্ম না। বসনসেন। সে আত্মবিনাশের নেশায় উন্মন্ত। বিজয়। কিন্তু কে আমাকে বললে, রণক্ষেত্রে সে যেমনি গিয়ে পেণীচেছে অমনি তার বুকে লেগেছে ঘা। এতক্ষণে তার কী হল কিছুই বলা যায় না।

বস্পেন। আমার কাছে এইটেই সব চেয়ে অভ্তৃত ঠেকছে যে, আমরা আয়োজন করল্ম কতদিন থেকে, সমারোহ হল ঢের, কিন্তু শেষ হবার বেলায় এক পলকেই কী যে হয়ে গেল ভালো ব্রুতে পারা গেল না।

বিজয়। রাত্রির সমস্ত তারা যেমন প্রভাতসূর্যের এক কটাক্ষেই নিবে যায়।

বস,সেন। এখন চলো।

বিজয়। কোথায়?

বসঃসেন। ধরা দিতে।

বিজয়। ধরা দিতে, না পালাতে?

বসুসেন। পালানোর চেয়ে ধরা দেওয়া সহজ হবে।

্টিভয়ের প্রস্থান

স্বংগমার প্রবেশ
গান

এখনো গেল না আঁধার,
এখনো রহিল বাধা।
এখনো মরণ-ব্রত
জীবনে হল না সাধা।
কবে যে দ্বঃখজবালা
হবে রে বিজয়মালা,
ঝালিবে অর্ণরাগে
নিশীথরাতের কাঁদা।
এখনো নিজেরই ছায়া
রচিছে কত যে মায়া।
এখনো কেন যে মিছে
চাহিছে কেবলই পিছে,
চকিতে বিজলি আলো

#### স্দর্শনার প্রবেশ

চোখেতে কাগালো ধাঁধা।

স্রংগমা। এ লংজা কাটবে।

সন্দর্শনা। কাটবে বৈকি সন্বংগমা—সমস্ত প্থিবীর কাছে আমার নিচু হবার দিন এসেছে। কিন্তু কই রাজা এখনো কেন আমাকে নিতে আসছেন না? আরো কিসের জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন?

স্রঙগমা। আমি তো বলেছি, আমার রাজা নিষ্ঠ্র— বড়ো নিষ্ঠ্র।

স্দর্শনা। স্বরংগমা, তুই যা একবার তাঁর থবর নিয়ে আয় গে।

স্রজ্পমা। কোথায় তাঁর থবর নেব তা তো কিছ্বই জানি নে। ঠাকুরদাকে ডাকতে পাঠিয়েছি—
তিনি এলে হয়তো তাঁর কাছ থেকে সংবাদ পাওয়া যাবে।

স্দর্শনা। হায় কপাল, লোককে ডেকে ডেকে তাঁর খবর নিতে হবে আমার এমন দশা হয়েছে! না না, দ্বঃখ করব না। যা হওয়া উচিত ছিল তাই হয়েছে, ভালোই হয়েছে, কিছ্ব অন্যায় হয় নি।

### ठाकुत्रमामात श्रातम

স্দর্শনা। শ্নেছি তুমি আমার রাজার বন্ধ্— আমার প্রণাম গ্রহণ করো, আমাকে আশীর্বাদ করো।

ঠাকুরদাদা। করো কী, করো কী। আমি কারো প্রণাম গ্রহণ করি নে। আমার সংগ্যে সকলের হাসির সম্বন্ধ।

স্কর্শনা। তোমার সেই হাসি দেখিয়ে দাও— আমাকে স্ক্সংবাদ দিয়ে যাও। বলো আমার রাজা কথন আমাকে নিতে আসবেন?

ঠাকুরদাদা। ঐ তো বড়ো শন্ত কথা জিজ্ঞাসা করলে। আমার বন্ধ্র ভাবগতিক কিছুই ব্রিঝ নে, তার আর বলব কী। যুম্ধ তো শেষ হয়ে গেল, তিনি যে কোথায় তার কোনো সন্ধান নেই।

স্কর্ণনা। চলে গিয়েছেন?

ঠাকুরদাদা। সাড়াশব্দ তো কিছ্বই পাই নে।

স্দর্শনা। চলে গিয়েছেন! তোমার বন্ধ্ এমনি বন্ধ্!

ঠাকুরদাদা। সেইজন্যে লোকে তাকে নিন্দেও করে সন্দেহও করে। কিন্তু আমার রাজা তাতে খেয়ালও করে না।

স্দর্শনা। চলে গেলেন! ওরে, ওরে, কী কঠিন, কী কঠিন! একেবারে পাথর, একেবারে বছা! সমুহত বুক দিয়ে ঠেলেছি— বুক ফেটে গেল— কিল্তু নড়ল না! ঠাকুরদা, এমন বন্ধ্কে নিয়ে তোমার চলে কী করে?

ঠাকুরদাদা। চিনে নিয়েছি যে— সুথে দ্বংথে তাকে চিনে নিয়েছি— এখন আর সে কাঁলাতে পারে না।

স্কুদর্শনা। আমাকেও কি সে চিনতে দেবে না?

ঠাকুরদাদা। দেবে বৈকি। নইলে এত দ্বংখ দিচ্ছে কেন? ভালো করে চিনিয়ে তবে ছাড়বে, সে তো সহজ লোক নয়।

স্বদর্শনা। আচ্ছা আচ্ছা, দেখব তার কতবড়ো নিষ্ঠারতা। পথের ধারে আমি চুপ করে পড়ে থাকব—এক পা-ও নড়ব না—দেখি সে কেমন না আসে।

ঠাকুরদাদা। দিদি, তোমার বয়স অল্প—জেদ করে অনেকদিন পড়ে থাকতে পার—কিন্তু আমার যে এক মৃহ্তে গেলেও লোকসান হয়। পাই না-পাই একবার খ্রন্ধতে বেরোব।

[ প্রস্থান

স্বদর্শনা। চাই নে, তাকে চাই নে! স্বর্গ্যমা, তোর রাজাকে আমি চাই নে। কিসের জন্যে সে যুখ্ধ করতে এল? আমার জন্যে একেবারেই না? কেবল বীরত্ব দেখাবার জন্যে?

স্র<sup>৬</sup>গমা। দেখাবার ইচ্ছে তাঁর যদি থাকত তা হলে এমন করে দেখাতেন কারো আর সন্দেহ থাকত না। দেখান আর কই?

স্বদর্শনা। যা যা চলে যা—তোর কথা অসহ্য বোধ হচ্ছে। এত নত করলে তব্ সাধ মিটল না? বিশ্বস্থুধ লোকের সামনে এইখানে ফেলে রেখে দিয়ে চলে গেল?

[উভয়ের প্রস্থান

#### নাগরিক দলের প্রবেশ

প্রথম। ওহে, এতগন্লো রাজা একর হয়ে লড়াই বাধিয়ে দিলে, ভাবলন্ম, খনুব তামাশা হবে—
কিন্তু দেখতে দেখতে কী যে হয়ে গেল, বোঝাই গেল না।

দ্বিতীয়। দেখলে না, ওদের নিজেদের মধ্যেই গোলমাল বেধে গেল, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না।

তৃতীয়। পরামশ ঠিক রইল না যে। কেউ এগোতে চায় কেউ পিছোতে চায়— কেউ এদিকে

ষায় কেউ ওদিকে যায়, একে কি আর য**়খ** বলে? কিন্তু লড়েছিল রাজা বিক্রমবাহ**ু, সে কথা** বলতেই হবে।

প্রথম। সে যে হেরেও হারতে চায় না।

ন্বিতীয়। শেষকালে অস্ত্রটা তার বুকে এসে লাগল।

তৃতীয়। সে যে পদে পদেই হারছিল, তা যেন টেরও পাচ্ছিল না।

প্রথম। অন্য রাজারা তো তাকে ফেলে কে কোথায় পালাল, তার ঠিক নেই।

[সকলের প্রস্থান

#### অন্য দলের প্রবেশ

প্রথম। শ্বনেছি বিক্রমবাহর মরে নি।

তৃতীয়। না, কিন্তু বিক্রমবাহার বিচারটা কিরকম হল?

দ্বিতীয়। শ্বনেছি বিচারকর্তা স্বহস্তে রাজম্বুট পরিয়ে দিয়েছে।

তৃতীয়। এটা কিন্তু একেবারেই বোঝা গেল না।

ন্বিতীয়। বিচারটা যেন কেমন বেখাপ রকম শোনাচ্ছে।

প্রথম। তা তো বটেই। অপরাধ বা কিছু করেছে, সে তো ঐ বিক্রমবাহুই।

শ্বিতীয়। আমি যদি বিচারক হতুম, তা হলে কি আর আগত রাখতুম? ওর আর চিহ্ন দেখাই যেত না!

তৃতীয়। কী জানি, বিচারকর্তাকে দেখি নে, তার বৃদ্ধিটাও দেখা যায় না।

প্রথম। ওদের বৃদ্ধি ব'লে কিছ্ আছে কি! এর মধ্যে সবই মজি । কেউ তো বলবার লোক নেই।

শ্বিতীয়। যা বলিস ভাই. আমাদের হাতে শাসনের ভার যদি পড়ত, তা হলে এর চেয়ে ঢের ভালো করে চালাতে পারতুম।

তৃতীয়। সে কি একবার করে বলতে!

[ সকলের প্রস্থান

### ঠাকুরদাদা ও বিক্রমবাহরে প্রবেশ

ঠাকুরদাদা। একি বিক্রমরাজ, তুমি পথে যে।

বিক্রম। তোমার রাজা আমাকে পথেই বের করেছে।

ঠাকুরদাদা। ঐ তো তার স্বভাব।

বিক্রম। তার পরে আর নিজের দেখা নেই।

ঠাকুরদাদা। সেও তার এক কৌতুক।

বিক্রম। কিন্তু আমাকে এমন করে আর কতদিন এড়াবে? যখন কিছ্মতেই তাকে রাজা বলে মানতেই চাই নি তথন কোথা থেকে কালবৈশাখীর মতো এসে এক ম্হুতে আমার ধ্বজা পতাকা ভেঙে উড়িয়ে ছারখার করে দিলে, আর আজ তার কাছে হার মানবার জন্যে পথে পথে ঘ্রের বেড়াচ্ছি, তার আর দেখাই নেই।

্ ঠাকুরদাদা। তা হোক, সে যতবড়ো রাজাই হোক, হার-মানার কাছে তাকে হার মানতেই হবে। কিন্তু রাজন্, রাত্রে বেরিয়েছে যে।

বিক্রম। ঐ লম্জাট্কু এখনো ছাড়তে পারি নি। রাজা বিক্রম থালার মুকুট সাজিয়ে তোমার রাজার মন্দির খুজে বেড়াচ্ছে, এই যদি দিনের আলোয় লোকে দেখে তা হলে যে তারা হাসবে।

ঠাকুরদাদা। লোকের ঐ দশা বটে। যা দেখে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায় তাই দেখেই বাঁদররা হাসে।

বিক্রম। কিন্তু ঠাকুরদা, তুমিও পথে যে?

ঠাকুরদাদা। আমিও সর্বনাশের পথ চেয়ে আছি।

সকল নিয়ে বসে আছি আমার স্বনাশের আশায়। আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি

পথে যে জন ভাসায়।

বিক্রম। কিন্তু ঠাকুরদা, যে ধরা দেবে না তার কাছে ধর। দিয়ে লাভ কী বলো। ঠাকুরদাদা। তার কাছে ধরা দিলে এক সংশ্বেই ধরাও দেওয়া হয় ছাড়াও পাওয়া যায়।

> দেয় না দেখা— যায় যে দেখে. যে জন ভালোবাসে আড়াল থেকে.

আমার মন মজেছে সেই গভীরের গোপন ভালোবাসায়।

্র উভয়ের প্রথান

স্বংগমার প্রবেশ

গান

পথের সাথী, নাম বারংবার। পথিক জনের লহো নমস্কার। ওগো বিদায়, ওগো ক্ষতি ওগো দিনশেষের পতি. ভাঙা-বাসার লহে। নমস্কার। ওগো নব প্রভাতজ্যোতি. ওগো চির্নাদনের গতি. নব আশার লহো নমগ্কার। জীবনরথের হে সারথি. আমি নিত্য পথের পথী পথে চলার লহো নমস্কার।

### স্দর্শনার প্রবেশ

স্কর্মনা। বে'চেছি, বে'চেছি স্রজ্মা। হার মেনে তবে বে'চেছি। ওরে বাস রে। কী কঠিন অভিমান! কিছ,তেই গলতে চায় না। আমার রাজা কেন আমার কাছে আসতে যাবে—আমিই তার কাছে যাব, এই কথাটা কোনোমতেই মনকে বলাতে পার্রাছল্ম না। সমস্ত রাতটা পথে পড়ে ধ্বলোয় ল্বটিয়ে কে'দেছি— দক্ষিনে হাওয়া ব্বেকর বেদনার মতো হত্ত্ব করে বয়েছে, আর কৃষ্ণ-চতুর্দশীর অন্ধকারে বউ-কথা-কও চার পহর রাত কেবলই ডেকেছে--- সে যেন অন্ধকারের কামা!

স্রংগমা। আহা কালকের রাতটা মনে হয়েছিল যেন কিছ্বতেই আর পোহাতে চায় না।

স্দর্শনা। কিন্তু বললে বিশ্বাস করবি নে, তারই মধ্যে বার বার আমার মনে হচ্ছিল কোথায় যেন তার বীণা বাজছে। যে নিষ্ঠ্র, তার কঠিন হাতে কি অমন মিনতির স্বর বাজে? বাইরের লোক আমার অসম্মানটাই দেখে গেল— কিন্তু গোপন রাত্রের সেই স্বরটা কেবল আমার হৃদ্য ছাড়া আর তো কেউ শ্নল না। সে বীণা তুই কি শ্নেছিলি স্রংগমা। না, সে আমার স্বংন?

স্রংগমা। সেই বীণা শ্নব বলেই তো তোমার কাছে কাছে আছি। অভিমান-গলানো স্র বাজবে জেনেই কান পেতে পড়ে ছিল্ম।

গানের দলের প্রবেশ গান

আমার অভিমানের বদলে আজ

নেব তোমার মালা।

আজ নিশিশেষে শেষ করে দিই

চোখের জলের পালা।

আমার কঠিন হৃদয়টারে

ফেলে দিলেম পথের ধারে,

তোমার চরণ দেবে তারে মধ্র

পরশ পাষাণ-গালা।

ছিল আমার আঁধারখানি,

তারে তুমিই নিলে টানি.

তোমার প্রেম এল যে আগান হয়ে

করল তারে আলা।

সেই যে আমার কাছে আমি

ছিল স্বার চেয়ে দামি
তারে উজাভ করে সাজিয়ে দিলেম

তোমার বরণডালা।

[ প্রহ্যান

#### স্কর্মানা ও সারখ্যমার প্রাথ্রেশ

স্দর্শনা। তার পণ্টাই রইল — পথে বের করলে তবে ছাড়লে! মিলন হলে এই কথাটাই তাকে বলব যে, আমিই এসেছি, তোমার আসার অপেক্ষা করি নি। বলব চোখের জল ফেলতে ফেলতে এসেছি -- কঠিন পথ ভাঙতে ভাঙতে এসেছি। এ গর্ব আমি ছাড়ব না।

স্বংগমা। কিন্তু সে গর্বও তোমার টি'কবে না। সে যে তোমারও আগে এসেছিল নইলে তোমাকে বার করে কার সাধ্য।

স্দর্শনা। তা হয়তো এসেছিল— আভাস পেয়েছিল্ম কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি নি। যতক্ষণ অভিমান করে বসেছিল্ম ততক্ষণ মনে হয়েছিল সেও আমাকে ছেড়ে গিয়েছে – অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে যথনই রাশ্তায় বেরিয়ে পড়ল্ম তখনই মনে হল সেও বেরিয়ে এসেছে, রাশ্তা থেকেই তাকে পাওয়া শ্রু করেছি। এখন আমার মনে আর কোনো ভাবনা নেই। তার জন্যে এত যে দ্বঃখ এই দ্বঃখই আমাকে তার সংগ দিছে। এত কণ্টের রাশ্তা আমার পায়ের তলায় যেন স্বরে স্বরে বেজে উঠছে। এ যেন আমার বীণা, আমার দ্বঃখের বীণা; এরই বেদনার গানে তিনি এই কঠিন পাথরে, এই শ্কনো ধ্বলোয়, আপনি বেরিয়ে এসেছেন। আমার হাত ধরেছেন। সেই আমার অংধকারের মধ্যে যেমন করে হাত ধরতেন, হঠাং চমকে উঠে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত, এও সেইরকম। কে বললে তিনি নেই! স্বরংগমা, তুই কি ব্ঝতে পারছিস নে তিনি লাকিয়ে এসেছেন?

স্রুংগমার গান

আমার আর হবে না দেরি,
আমি শ্নেছি ওই বাজে তেঃমার ভেরী।
তুমি কি নাথ দাঁড়িয়ে আছ
আমার যাবার পথে,
মনে হয় যে ক্ষণে ক্ষণে
মোর বাতায়ন হতে
তোমায় যেন হেরি।

আমার স্বপন হল সারা

এখন প্রাণে বীণা বাজার ভোরের তারা।

দেবার মতো যা ছিল মোর

নাই কিছু আর হাতে,

তোমার আশীর্বাদের মালা

নেব কেবল মাথে

আমার ললাট ঘেরি।

স্দেশনা। ও কে ও! চেয়ে দেখ্ স্রাংগমা, এত রাত্রে এই আঁধার পথে আরো একজন পথিক বেরিয়েছে যে!

সূরংগমা। মা, এ যে বিক্রম রাজা দেখছি!

স্দেশনা। বিক্রম রাজা?

সুরধ্যমা। ভয় কোরো না।

স্কেশনা। ভয়! ভয় কেন করব। ভয়ের দিন আমার আর নেই।

### রাজা বিক্রমবাহার প্রবেশ

বিক্রম। তুমিও চলেছ ব্রিঝ। আমিও এই এক পথেরই পথিক। আমাকে কিছ্নমাত্র ভর কোরো না।

স্দর্শনা। ভালোই হয়েছে বিক্রমরাজ— আমরা দ্বজনে তাঁর কাছে পাশাপাশি চলেছি এ ঠিক হয়েছে। ঘর ছেড়ে বেরোবার ম্থেই তোমার সংগ্য আমার যোগ হয়েছিল— আজ ঘরে ফেরবার পথে সেই যোগই যে এমন শুভযোগ হয়ে উঠবে তা আগে কে মনে করতে পারত!

বিক্রম। কিন্তু তুমি যে হে'টে চলেছ এ তো তোমাকে শোভা পায় না। যদি অনুমতি কর তা হলে এখনি রথ আনিয়ে দিতে পারি।

স্বদর্শনা। না না, অমন কথা বোলো না— যে-পথ দিয়ে তাঁর কাছ থেকে দ্রে এসেছি. সেই পথের সমসত ধ্লোটা পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে ফিরব তবেই আমার বেরিয়ে আসা সার্থক হবে। রথে করে নিয়ে গেলে আমাকে ফাঁকি দেওয়া হবে।

স্বেজ্যা। মহারাজ, তুমিও তো আজ ধ্বলায়। এ পথে তো হাতি ঘোড়া রথ কারো দেখি নি। স্বদর্শনা। যথন প্রাসাদে ছিল্ম তথন কেবল সোনার্পোর মধ্যেই পা ফেলেছি— আজ তাঁর ধ্বলোর মধ্যে চলে আমার সেই ভাগ্যদোষ খিত্যে নেব। আজ আমার সেই ধ্বলোমাটির রাজার সংগে পদে পদে এই ধ্বলোমাটিতে মিলন হচ্ছে, এ স্বথের থবর কে জানত।

স্রঙগমা। ঐ দেখো, প্রিদিকে চেয়ে দেখো ভোর হয়ে আসছে। আর দেরি নেই— তাঁর প্রাসাদের সোনার চ্ডার শিখর দেখা যাছে।

#### ঠাকুরদাদার প্রবেশ

ঠাকুরদাদা। ভোর হল দিদি, ভোর হল।

স্দর্শনা। তোমাদের আশীর্বাদে পেণচৈছি।

ঠাকুরদাদা। কিন্তু আমাদের রাজার রকম দেখেছ? রথ নেই, বাদ্য নেই, সমারোহ নেই।

স্দর্শনা। বল কী, সমারোহ নেই? ঐ যে আকাশ একেবারে রাঙা, ফল্লগন্ধের অভ্যর্থনায় বাতাস একেবারে পরিপূর্ণ।

ঠাকুরদাদা। তা হোক, আমাদের রাজা যত নিষ্ঠার হোক আমরা তো তেমন কঠিন হতে পারি নে— আমাদের যে ব্যথা লাগে। এই দীনবৈশে তুমি রাজভবনে যাচ্ছ, এ কি আমরা সহ্য করতে পারি? একট্ব দাঁড়াও, আমি ছুটে গিয়ে তোমার জন্যে রানীর বেশ নিয়ে আসি।

সন্দর্শনা। না না না। সে বেশ তিনি আমাকে চির দিনের মতো ছাড়িয়েছেন-স্বার সামনে

আমাকে দাসীর বেশ পরিয়েছেন— বে চৈছি বে চৈছি— আমি আজ তাঁর দাসী— যে-কেউ তাঁর আছে, আমি আজ সকলের নীচে।

ঠাকুরদাদা। শার্পক্ষ তোমার এ দশা দেখে পরিহাস করবে, সেইটে আমাদের অসহ্য হয়। সন্দর্শনা। শার্পক্ষের পরিহাস অক্ষয় হোক— তারা আমার গায়ে ধনুলো দিক! আজকের দিনের অভিসারে সেই ধনুলোই আমার অঙ্গরাগ।

ঠাকুরদাদা। এর উপরে আর কথা নেই। এখন আমাদের বসন্ত-উৎসবের শেষ খেলাটাই চলকে—ফ্লের রেণ্ব এখন থাক্, দক্ষিনে হাওয়ায় এবার খ্লো উড়িয়ে দিক। সকলে মিলে আজ ধ্সর হরে প্রভুর কাছে যাব। গিয়ে দেখব তাঁর গায়েও খ্লো মাখা। তাঁকে ব্বি কেউ ছাড়ে মনে করছ? যে পায় তাঁর গায়ে মুঠো মুঠো খুলো দেয় যে।

বিক্রম। ঠাকুরদা, তোমাদের এই ধ্রুলোর খেলায় আমাকেও ভুলো না। আমার এই রাজবেশটাকে এমনি মাটি করে নিয়ে যেতে হবে যাতে একে আর চেনা না যায়।

ঠাকুরদাদা। সে আর দেরি হবে না ভাই। যেখানে নেবে এসেছ এখানে যত তোমার মিথ্যে মান সব ঘুটে গৈছে— এখন দেখতে দেখতে রঙ ফিরে যাবে। আর এই আমাদের রানীকে দেখো, ও নিজের উপর ভারি রাগ করেছিল। মনে করেছিল গরনা ফেলে দিয়ে নিজের ভ্বনমোহন রুপকে লাস্থনা দেবে! কিন্তু সে রুপ অপমানের আঘাতে আরো ফুটে পড়েছে— সে যেন কোথাও আর-কিছু ঢাকা নেই। আমাদের রাজাটির নিজের নাকি রুপের সম্পর্ক নেই তাই তো বিচিত্র রুপ সে এত ভালোবাসে, এই রুপই তো তার বক্ষের অলংকার। সেই রুপ আপন গর্বের আবরণ ঘুচিয়ে দিয়েছে— আজ আমার রাজার ঘরে কী সুরে যে এতক্ষণে বীণা বেজে উঠেছে, তাই শোনবার জন্যে প্রাণটা ছটফট করছে।

স্রজ্গমা। ঐ-যে স্র্য উঠল।

্সকলের প্রস্থান

#### 110

ভোর হল বিভাবরী, পথ হল অবসান।
শনুন ওই লোকে লোকে উঠে আলোকেরই গান।
ধন্য হলি ওরে পান্থ
রজনীজাগরকান্ত,
ধনা হল মরি মরি ধনায় ধ্সর প্রাণ।
বনের কোলের কাছে
সমীরণ জাগিয়াছে;
মধ্যিক্ষন সারে সারে
আগত কুঞ্জের ন্বারে
হল তব যাত্রা সারা,
মোছো মোছো অগ্রন্ধারা,
লম্জা ভয় গেল করি,
ঘুচিল রে অভিমান।

#### অন্ধকার ঘর

স্দেশনা। প্রভু. যে আদর কেড়ে নিয়েছ সে আদর আর ফিরিয়ে দিয়ো না। আমি তোমার চরণের দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দাও।

রাজা। আমাকে সইতে পারবে?

## ভূমিকা

বে বেশ্বি আখ্যান অবঙ্গশ্বন করে রাজা নাটক রচিত তারই আভাসে শাপমোচন কথিকাটি রচনা করা হল। এর গানগর্মলি পর্বেরচিত নানা গীতিনাটিকা হতে সংকলিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকার গান। ভাবটা এই, মনের নানা গভীর আকাজ্ফা কাহিনীতে র্পকে গানে র্প নেয় ছন্দে বন্ধে, সংগ রচনা করে কল্পনায়, বস্তুজগং থেকে ক্ষণকালের ছুটি নিয়ে কল্পজগতে করে লীলা।

এ শ্বে অলস মায়া— এ শ্বে মেঘের খেলা,
এ শ্বে মনের সাধ বাতাসেতে বিসর্জন,
এ শ্বে আপনমনে মালা গেখে ছিডে ফেলা,
নিমেষের হাসি কালা গান গেয়ে সমাপন।
শ্যামল পল্লবপাতে রবিকরে সারা বেলা
আপনারি ছায়া লয়ে খেলা করে ফ্লগন্লি,
এও সেই ছায়া-খেলা বসন্তের সমীরণে।
কুহকের দেশে যেন সাধ ক'রে পথ ভুলি
হেথা হোথা ঘ্রির ফিরি সারাদিন আনমনে।
কারে যেন দেব বলে কোথা যেন ফ্ল তুলি,
সন্ধ্যায় বনের ফ্ল উড়ে যায় বনে বনে।
এ খেলা খেলিবে হায়, খেলার সাথী কে আছে।
ভূলে ভূলে গান গাই— কে শোনে, কে নাই শোনে—
শ্বি কিছু মনে পড়ে, যদি কেহ আসে কাছে।

গন্ধর্ব সোরদেন স্বরসভায় গীতনায়কদের অগ্রণী। সেদিন তার প্রেয়সী মধ্নী গেছে স্মের্-শিখরে স্যপ্রদক্ষিণে। সৌরসেনের বিরহীচিন্ত ছিল উৎকণ্ঠিত। অনবধানে তার ম্দণ্গের তাল গেল কেটে, ন্তো উর্বাশীর শমে পড়ল বাধা, ইন্দ্রাণীর কপোল উঠল রাঙা হরে।

পাছে স্ব ভূলি এই ভয় হয়,
পাছে ছিল্ল তারের জয় হয়।
পাছে উৎসবক্ষণ তন্দ্রালসে হয় নিমগন,
প্রণ্য লগন
হেলায় খেলায় ক্ষয় হয়,
পাছে বিনা গানেই মিলনবেলা ক্ষয় হয়।
যখন তাশ্ডবে মোর ডাক পড়ে,

পাছে তার তালে মোর তাল না মেলে
সেই ঝড়ে।

যখন মরণ এসে ডাকবে শেষে বরণগানে
পাছে প্রাণে
মোর বাণী সব লয় হয়,
পাছে বিনা গানেই বিদায়বেলা লয় হয়।

ম্পালতচ্ছন্দ স্বসভার অভিশাপে গন্ধর্বের দেহন্ত্রী হল বিকৃত, অর্বণেশ্বর নামে তার জন্ম হল গান্ধাররাজগৃহে।

মধ্ন্দ্রী ইন্দ্রাণীর পাদপীঠে মাথা রেখে পড়ে রইল, বললে, 'ঘটিয়ো না বিচ্ছেদ দেবী, গতি হোক আমাদের একই লোকে, একই দ্বঃখভোগে, একই অবমাননায়।' শচী সকর্ণ দ্ভিতৈ ইন্দের পানে তাকালেন। ইন্দ্র বললেন, 'তথাস্তু, যাও মত্রের, সেথানে দ্বঃখ পাবে, দ্বঃখ দেবে। সেই দ্বঃখে ছন্দঃপাতন অপরাধের ক্ষয়।'

বিদারগান ভরা থাক্ স্মৃতিস্ধায় বিদায়ের পাত্রখানি. মিলনের উৎসবে তায় ফিরায়ে দিয়ো আনি। বিষাদের অশ্রুজলে নীরবের মর্মতলে গোপনে উঠ্ক ফ'লে হৃদয়ের ন্তন বাণী। যে পথে যেতে হবে সে পথে তুমি একা, নয়নে আঁধার রবে ধেয়ানে আলোকরেখা। সারাদিন সংগ্রাপনে স্থারস ঢালবে মনে পরানের পশ্মবনে বিরহের বীণাপাণি।

মধ্**ত্রী জন্ম নিল ম**দ্রাজ**কুলে, নাম নিল কমলিকা। স্বর্গলোক থেকে যে** আত্মবিস্মৃত বিরহ-বেদনা সংগ্যে এনেছে অর্পেশ্বর, যৌবনে তার তাপ উঠল প্রবল হয়ে।

জাগরণে যায় বিভাবরী,
আখি হতে ঘুম নিল হরি।
যার লাগি ফিরি একা একা,
আখি পিপাসিত নাহি দেখা,
তারি বাঁশি ওগো তারি বাঁশি
তারি বাঁশি বাজে হিয়া ভরি।

বাণী নাহি তব্ব কানে কানে
কী যে শর্নি তাহা কেবা জানে।
এই হিয়া-ভরা বেদনাতে
বারি-ছলছল অথিপাতে
ছায়া দোলে তারি ছায়া দোলে
ছায়া দোলে দিবানিশি ধরি।

তাপার্ত মন খংজে বেড়ায় অনাব্দ্তিতে তৃষ্ণার জল, বাঁণা কোলে নিয়ে গান করে—

এসো এসো হে তৃষ্ণার জল, ভেদ করো কঠিনের বক্ষস্থল, কলকল ছলছল। এসো এসো উংসম্রোতে গড়ে অন্ধকার হতে, এসো হে নির্মাল, কলকল ছলছল।

রবিকর রহে তব প্রতীক্ষায়,
তুমি যে খেলার সাথী, সে তোমারে চায়।
তাহারি সোনার তান তোমাতে জাগাক গান,
এসো হে উজ্জ্বল, কলকল ছলছল।

হাঁকিছে অশানত বায়—
আয় আয় আয়, সে তোমায় খ'্জে বায়।
তাহার ম্দণ্গারবে করতালি দিতে হবে,
এসো হে চণ্ডল, কলকল ছলছল।

অনাব্ণিট কোন্ মায়াবলে তোমারে করেছে বন্দী পাষাণশৃখ্থলে, ভেঙে নীরসের কারা এসো বন্ধহীন ধারা, এসো হে প্রবল, কলকল ছলছল।

কেমন করে কমিলকার ছবি এসে পড়ল গান্ধারে রাজ-অন্তঃপ্রে। মনে হল, বা হারিয়েছিল এই-জন্মের আড়ালে, তাই যেন ফিরে ধরা দিল অপর্প স্বন্নর্পে।

> ও আমার চাঁদের আলো, আজ ফাগ্রনের সন্ধ্যাকালে ধরা দিয়েছ যে আমার পাতায় পাতায় ডালে ডালে। যে গান তোমার স্বরের ধারায় বন্যা জাগায় তারায় তারায় মোর আঙিনায় বাজল সে স্বর আমার প্রাণের তালে তালে।

সব কু'ড়ি মোর ফ্টে ওঠে তোমার হাসির ইশারাতে, স্বশ্ন-ছাওয়া দখিন হাওয়া আমার ফ্লের গল্পে মাতে। শ্হ, তুমি করলে বিলোল আমার প্রাণের রঙের হিলোল; মর্মারিত মর্মা আমার জড়ায় তোমার হাসির জালে।

ছবিখানি দিনের চিন্তা রাতের স্বন্ধের 'পরে আপন ভূমিকা রচনা করলে।

তুমি কি কেবলই ছবি, শ্ব্যু পটে লিখা। ওই যে স্ফুর্ন নীহারিকা যারা করে আছে ভিড় আকাশের নীড়, ওই যারা দিনরাত্রি আলো হাতে চলিয়াছে আঁথারের যাত্রী গ্রহ তারা রবি, তুমি কি তাদের মতো সত্য নও—
হার ছবি, তুমি শা্ধ্র ছবি!
নর্মসম্মা্থে তুমি নাই,
নরনের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমার নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।
নাহি জানি, কেহ নাহি জানে
তব সা্র বাজে মোর গানে,
কবির অন্তরে তুমি কবি—
নও ছবি, নও ছবি, নও শা্ধ্র ছবি।

রাজা লিখলেন চিঠি চিত্রর্পিণীর উদ্দেশে। লিখলেন-

কখন দিলে পরায়ে স্বপনে ব্যথার মালা, বরণমালা।
প্রভাতে দেখি জেগে অর্ন মেঘে
বিদায়বাঁশরি বাজে অগ্রহালা।
গোপনে এসে গেলে, দেখি নাই আঁখি মেলে।
আঁধারে দ্বংখডোরে বাঁধিলে মোরে,
ভূষণ পরালে বিরহবেদন-ঢালা।

চিঠি পে'ছিল রাজকন্যার হাতে। অজানার আহ্বানে তার মন হল উতলা। স্থানের নিরে বার বার করে প্রভলে সেই চিঠি।

দে পড়ে দে আমার তোরা কী কথা আজ লিখেছে সে,
তার
দ্রের বাণীর পরশমানিক লাগ্রক আমার প্রাণে এসে।
শস্যখেতের গন্ধখানি একলা ঘরে দিক সে আনি,
ক্লান্তগমন পান্থ হাওয়া লাগ্রক আমার ম্ভকেশে।
নীল আকাশের স্রুটি নিয়ে বাজাক আমার বিজন মনে,
ধ্সর পথের উদাস বরন মেল্রক আমার বাতায়নে।
স্বর্শ-ডোবার রাঙা বেলায়
ছড়াব প্রাণ রঙের খেলায়,
আপন-মনে চোখের কোণে অগ্র-আভাস উঠবে ভেসে।

গান্ধারের দতে এল মদ্রাজধানীতে। বিবাহ-প্রস্তাব শ্নে রাজা বললে, 'আমার কন্যার দ্লাভি ভাগ্য।'

সখীরা রাজকন্যাকে গিয়ে বললে—

বাজিবে সখী, বাঁশি বাজিবে। হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে। বচন রাশি রাশি কোথা যে যাবে ভাসি, অধরে লাজহাসি সাজিবে। নয়নে আঁখিজল করিবে ছলছল, সন্থবেদনা মনে বাজিবে। মরমে মনুরছিয়া মিলাতে চাবে হিয়া সেই চরণযাগরাজীবে।

চৈত্রপর্নিমার প্রণ্যতিথিতে শ্রভলগন। সেই বিবাহরাত্রে দ্রে একলা বসে রাজার ব্রকের মধ্যে রস্তু টেউ খেলিয়ে উঠল। কেবলই তার মনে হতে লাগল, লোকাল্তরে কার সংগ্যে এইরকম জ্যোৎস্নার্রতে সে যেন এক-দোলায় দ্বলেছিল। ভুলে-যাওয়ার কুহেলিকার ভিতর থেকে পড়েছে মনে। একটা পদ তার মনে গ্রন্থরিয়া উঠছে 'ভুলো না—ভুলো না—ভুলো না—

সেদিন দ্বজনে দ্বলেছিন্ব বনে, ফ্রলডোরে বাঁধা ঝ্রলনা।
সেই স্মৃতিট্বুকু কভু খনে খনে যেন জাগে মনে, ভুলো না।
সেদিন বাতাসে ছিল তুমি জান
আমারি মনের প্রলাপ জড়ানো,
আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানো তোমার হাসির তুলনা।

যেতে যেতে পথে প্রিপিমারাতে চাঁদ উঠেছিল গগনে,
দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে কী জানি কী মহালগনে।
এখন আমার বেলা নাহি আর,
বহিব একাকী বিরহের ভার—
বাঁধিব যে রাখী পরানে তোমার সে রাখী খুলো না, খুলো না।

যথালগেন রাজহস্তীর প্রে রত্নাসনে রাজার প্রতিনিধি হয়ে এল অর্বণেশ্বরের বক্ষোবিহারিণী বাঁণা, রাজার অশ্রত আহবান সঙ্গে করে। সখীরা দ্রোদ্দিন্ট কথ্রে আবাহন-গান গাইলে—

তোমার আনন্দ ওই এল শ্বারে এল গো
ওগো প্রবাসী।
ব্বের আঁচলখানি ধ্লায় ফেলে
আঙিনাতে মেলো গো।
পথে সেচন করো গন্ধবারি,
মিলিন না হয় চরণ তারি,
তোমার স্কুদর ওই এল শ্বারে এল গো—
আকুল হৃদয়খানি সম্মুখে তার ছড়িয়ে ফেলো গো।

সকল ধন যে ধন্য হল হল গো,
বিশ্বজনের কল্যাণে আজ ঘরের দ্বুরার খোলো গো।
হেরো রাঙা হল সকল গগন.
চিত্ত হল প্রলক্মগন,
তোমার নিত্য-আলো এল শ্বারে এল গো—
তোমার পরানপ্রদীপ তুলে ধরে ওই আলোতে জেবলো গো।

অন্তঃপর্রিকারা বীণাখানিকে বরণ করে নিয়ে এল বিবাহের আসরে, বধ্কে আহ্বান করে গাইলে—

বাজো রে বাঁশরি বাজো।
স্বাদরী, চন্দনমাল্যে মঞালসন্ধ্যায় সাজো।
ব্বি মধ্যাল্যানমাসে চন্দল পান্থ সে আসে,
মধ্বরপদভরকন্পিত চন্পক
অজানে ফোটে নি কি আজো।
রক্তিম অংশ্বক মাথে, কিংশ্বকজ্জণ হাতে,
মঞ্জীরঝংকৃত পায়ে, সৌরভমন্থন বায়ে,
বন্দনসংগীতগাঞ্জনমা্থারিত
নন্দনকুঞ্জে বিরাজো।

বীণার সংশ্যে রাজকুমারীর মালা বদল হল। সখীরা এই বীণা স্ক্রেরে উৎসর্গ করে গাইলে-

লহো লহো তুলে লহো নীরব বীণাখানি,
নন্দর্মানকুঞ্জ হতে স্বুর দেহো তায় আনি
ওহে স্বুন্দর হে স্বুন্দর।
আধার বিছায়ে আছি রাতের আকাশে
তোমারি আশ্বাসে,
তারায় ভারায় জাগাও তোমার আলোক-ভরা বাণী
ওহে স্বুন্দর হে স্বুন্দর।

পাষাণ আমার কঠিন দুখে তোমায় কে'দে বলে— পরশ দিয়ে সরস করো, ভাসাও অগ্রাক্তলে ওহে স্কুন্দর হে স্কুন্দর। শাহুক্ক যে এই নগন মরা নিত্য মরে লাজে আমার চিত্তমাঝে, শ্যামল রসের আঁচল তাহার বক্ষে দেহো টানি।

বধ্ পতিগ্তে যাবার সময় সখীরা স্কুদরকে প্রণাম করে বললে-

রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার যাবার আগে।

আপন রাগে, গোপন রাগে,

তর্ণ হাসির অর্ণ রাগে,

অগ্রহুজলের কর্ণ রাগে।

রঙ যেন মোর মর্মে লাগে— আমার সকল কর্মে লাগে—

গভীর রাতের জাগায় লাগে।

যাবার আগে যাও গো আমায় জাগিয়ে দিয়ে,

রঙে তোমার চরণদোলা লাগিয়ে দিয়ে।

আঁধার নিশার বক্ষে যেমন তারা জাগে,

পাষাণগ্রার কক্ষে নিঝর-ধারা জাগে,

মেঘের ব্কে যেমন মেঘের মন্দ্র জাগে,

বিশ্বনাচের কেন্দ্রে যেমন ছেন্দ জাগে—

# তেমনি আমায় দোল দিয়ে যাও বাবার পথে আগিয়ে দিয়ে। কাঁদন বাঁধন ভাগিয়ে দিয়ে।

রাজবধ্ এল পতিগ্রে।

দীপ জনলে না, ঘর থাকে অন্ধকার, সেই ঘরে প্রতি রাত্রে স্বামীর কাছে বধ্ সমাগম। কমলিকা বলে, 'প্রভূ, তোমাকে দেখবার জন্যে আমার দিন, আমার রাত্রি উৎসন্ক। আমাকে দেখা দাও।'

এসো আমার ঘরে,
বাহির হয়ে এসো তুমি যে আছ অন্তরে।
দর্ঃথস্থের দোলে এসো,
প্রাণের হিজ্লোলে এসো,
স্বপনদর্যার খ্লল এসো অর্ণ-আলোকে
মর্শ্ধ এ চোখে।
এবার ফর্লের প্রফর্লর্প এসো বর্কের 'পরে।

রাজা বলে, 'আমার গানেই তুমি আমাকে দেখো। আগে দেখে নাও অশ্তরে, বাইরে দেখবার দিন আসবে তার পরে। নইলে ভুল হবে, ছন্দ যাবে ভেঙে।'

কোথা বাইরে দ্রের যায় রে উড়ে হায় রে হায়,
তোমার চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়।
ওগো, হৃদয়ে যবে মোহন রবে বাজবে বাঁশি
তখন আপনি সেধে ফিরবে কে'দে, পরবে ফাঁসি—
তখন ঘুচবে ত্বা, ঘুরিয়ে মরা হেথা হোথায়।

চেয়ে দেখিস না রে হৃদয়শ্বারে কে আসে যায়—
তোরা শ্নিস কানে বারতা আনে দখিন বায়!
আজি ফ্লের বাসে স্থের হাসে আকুল গানে
চির- বসন্ত যে তোমারি খোঁজে এসেছে প্রাণে,
তারে বাহিরে খ্রিজ ফিরিছ ব্নিঝ পাগলপ্রায়—
আহা আজি সে আঁখি বনের পাখি বনে পালায়।

অন্ধকারে বীণা বাজে। অন্ধকারে গান্ধবীকিলার নৃত্যে বধ্কে বর প্রদক্ষিণ করে। সেই নৃত্যকলা নির্বাসনের স্থিগনী হয়ে এসেছে তার মর্ত্যদেহে। নৃত্যের বেদনা রানীর বক্ষে আঘাত করে;
নিশীথরারে সম্দ্রে জোয়ার এলে তার চেউ যেমন লাগে তটভূমিতে, অশ্রুতে দেয় শ্লাবিত করে।
একদিন রাহি তৃতীয় প্রহর, শ্কৃতারা প্রেগগনে; কমলিকা তার স্গৃন্ধি এলোচুলে দিলে
রাজার দৃই পা চেকে; বললে, 'আদেশ করো আজ উষার প্রথম আলোকে তোমাকে প্রথম দেখব।
নইলে আমি বিদায় নিয়ে যাই, রেখে যাই আমার কায়া এই অন্ধকারের বৃক্তে— যতক্ষণ না আমাকে
ফিরে ডেকে আন তোমার আলোর সভায়।'

আমি এলেম তোমার দ্বারে, ডাক দিলেম অন্ধকারে। আগল ধরে দিলেম নাড়া, প্রহর গেল পাই নি সাড়া.
দেখতে পেলেম না তোমারে।
তবে যাবার আগে এখান থেকে
এই লিখনখানি যাব রেখে।
দেখা তোমার পাই বা না পাই
দেখতে এলেম জেনো গো তাই.
ফিরে যাই সন্দরের পারে।

রাজা বললে, 'প্রিয়ে, না-দেখার নিবিড় মিলনকে নষ্ট কোরো না, এই মিনতি। এখনো তুমি অন্যমনে আছ, শতুদ্দির সময় তাই এল না।'

আন্মনা গো আন্মনা,
তোমার কাছে আমার বাণীর মাল্যখানি আনব না।
বার্তা আমার ব্যথ হবে, সত্য আমার ব্যবে কবে.
তোমারো মন জানব না।
লগন যদি হয় অনুক্ল মোনমধ্র সাঁঝে
নয়ন তোমার মণন যখন ম্লান আলোর মাঝে.
দেব' তোমায় শাণত স্বের সাম্থনা।

ছেলে গাঁথা বাণী তথন পড়ব তোমার কানে মন্দম্দর্ল তানে.

বিশ্লি যেমন শালের বনে নিদ্যানীরব রাতে

অন্ধকারের জপের মালায় একটানা সরুর গাঁথে—

একলা আমি বিজন প্রাণের প্রাণ্গণে

প্রান্তে বসে একমনে

একে যাব আমার গানের আল্পনা।

মহিষী বললে, 'প্রিয়প্রসাদ থেকে আমার দুই চক্ষ্ব চিরদিনই কি থাকবে বণ্ডিত। অন্ধতার চেয়ে এ যে বডো অভিশাপ।'

অভিমানে মহিষী মৃখ ফেরালে।

রাজা বললে, 'কাল চৈত্রসংক্রান্তি। নাগকেশরের বনে নিভূতে স্থাদের সংগ্যে আমার ন্ত্যের দিন। প্রাসাদশিখর থেকে দেখো চেয়ে।'

মহিষীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। বললে, 'চিনব কী করে।' রাজা বললে, 'যেমন খ্রিশ কল্পনা করে নিয়ো। সেই কল্পনাই হবে সত্য।'

হায় রে, ওরে যায় না কি জানা।
নয়ন ওরে খ'রুজে বেড়ায়, পায় না ঠিকানা।
অলখ পথেই যাওয়া-আসা, শ্রুনি চরণধর্নির ভাষা,
গল্পে শুধ্র হাওয়ায় হাওয়ায় রইল নিশানা।

কেমন করে জানাই তারে, বসে আছি পথের ধারে। প্রাণে এল সন্ধ্যাবেলা আলোছায়ার রঙিন খেলা, ঝরে-পড়া বকুলদলে বিছায় বিছানা। আজি দখিন দ্বার খোলা, এসো হে আমার বসনত, এসো।

पित श्रमश्रामाश प्राचा,

এসো হে আমার বসন্ত, এসো। ব

নব শ্যামল শোভন রথে এসো বকুল-বিছানো পথে, এসো বাজায়ে ব্যাকুল বেণ্ মেখে পিয়ালফ-লের রেণ্

এসো হে আমার বসনত, এসো।

এসো ঘনপল্লবপর্ঞে, এসো হে। এসো বনমল্লিকাকুঞ্জে, এসো হে।

ম্দ্ মধ্র মদির হেসে

এসো পাগল হাওয়ার দেশে— তোমার উতলা উত্তরীয়

তুমি আকাশে উড়ারে দিরো, এসো হে আমার বসনত, এসো।

চৈত্রসংক্রান্তির রাতে আবার মিলন। মহিষী বললে, 'দেখলেম নাচ। ষেন মঞ্জরিত শালেতর্নু-শ্রেণীতে বসন্তবাতাসের অধৈর্য। যেন চন্দ্রলোকের শ্রুক্রপক্ষে লেগেছে তুফান। কেবল একজন কুশ্রী কেন রসভংগ করলে। ও যেন রাহুর অনুচর। কী গুলে ও পেল প্রবেশের অধিকার।'

রাজা দতব্ধ হয়ে রইল। তার পরে উঠল গেয়ে, 'অস্কুদরের পরম বেদনায় স্কুদরের আহ্বান। স্থারিদিম কালো মেঘের ললাটে পরায় ইন্দ্রধন্, তার লক্জাকে সাক্ষ্না দেবার তরে। মত্যের অভিশাপে দ্বর্গের কর্ণা যখন নামে তখনি তো স্কুদরের আবির্ভাব। প্রিয়তমে, সেই কর্ণাই কি তোমার হৃদয়কে কাল মধ্র করে নি।'

'ना মহারাজ, ना' বলে মহিষী দুই হাতে মুখ ঢাকলে।

রাজার কণ্ঠের সারে লাগল অপ্রার ছোঁয়া। বললে, 'যাকে দয়া করলে যেত তোমার হৃদয় ভরে, তাকে ঘূণা করে কেন পাথর করলে মনকে।'

'রসবিকৃতির পাঁড়া সইতে পারি নে' বলে মহিষা উঠে পড়ল আসন থেকে।

রাজা হাত ধরে বললে, 'একদিন সইতে পারবে আপনারই আন্তরিক রসের দাক্ষিণ্য। কুশ্রীর আত্মত্যাগে স্বন্দরের সার্থকিতা।'

ত্র কুটিল করে মহিষী বললে, 'অস্ক্রের জন্যে তোমার এই অন্কম্পার অর্থ বৃত্তি নে। ঐ শোনো, উষার প্রথম কোকিলের ডাক। অন্ধকারের মধ্যে তার আলোকের অন্ভৃতি। আজ স্থোদয়-ম্হতে তোমারও প্রকাশ হোক আমার দিনের মধ্যে, এই আশায় রইলেম।'

রাজা গাইলেন—

বাহিরে ভূল ভাঙবে যখন
অন্তরে ভূল ভাঙবে কি।
বিষাদ বিষে জনলে শেষে
রসের প্রসাদ মাঙবে কি।
রৌদ্রদাহ হলে সারা নামবে কি ওর বর্ষাধারা,
লাজের রাঙা মিটলে হৃদয়
প্রেমের রঙে রাঙবে কি।

যতই যাবে দ্রের পানে বাঁধন ততই কঠিন হয়ে টানবে না কি ব্যথার টানে। অভিমানের কালো মেছে বাদল হাওয়া লাগবে বেগে, নয়নজলের আবেগ তখন কোনোই বাধা মানবে কি।

মহিষী শ্তশ্ধ হয়ে রইল। রাজা বললে, 'আচ্ছা, কথা তোমার রাখব, কিশ্তু তাতে ইচ্ছা তো**মার** পূর্ণ হবে না।'

জনলে উঠল আলো, আবরণ গেল ঘনুচে, দেখা হল। টলে উঠল যুগলের সংসার। 'কী অন্যার, কী নিষ্ঠার বন্ধনা' বলতে বলতে কর্মালকা ঘর থেকে ছনুটে পালিয়ে গেল। তাকে ডাক দিলে রাজার জগং থেকে—

না, ষেয়ো না, ষেয়ো নাকো।
মিলনপিয়াসি মোরা. কথা রাখো।
আজও বকুল আপনহারা, হায় রে,
ফবুল ফোটানো হয় নি সারা, সাজি ভরে নি,
পথিক ওগো. থাকো থাকো।

গেল বহ্দ্রে, বনের মধ্যে মৃগয়ার জন্যে যে নিজন রাজগৃহ আছে সেইখানে। কুয়াশার শ্কতারার মতো লঙ্জায় সে আছ্ল।

রাত্রি যখন দুইপ্রহর, আধোঘুমে সে শুনতে পায় এক বীণাধ্বনির আর্তরাগিণী। স্বশ্নে বহুদুরের আভাস আসে। মনে হয়, এই সার চিরদিনের চেনা। চিরবিরহের সঞ্চিত অশ্র বাকের মধ্যে উছলে ওঠে।

সখী, আঁধারে একেলা ঘরে মন মানে না।
কিসের পিয়াসে কোথা যে যাবে সে, পথ জানে না।
ঝরঝর নীরে, নিবিড় তিমিরে, সজল সমীরে গো,
যেন কার বাণী কভু প্রাণে আনে কভু আনে না।

রাতের পর রাত যায়। অন্ধকারে তর্তলে যে মান্য ছায়ার মতো নাচে তাকে চোথে দেখি নে, তার হদয় দেখি— জনশ্ন্য দেওদার-বনের দোলায়িত শাখায় যেন দক্ষিণ সম্দের হাওয়ার হাহাকার। রানী মনে ভাবে, যখন সে কাছে এল তখন ছিল কৃষ্ণসন্ধ্যা। যখন চাঁদ উঠল তখন তার মালাখানি রইল, সে রইল না।

যখন এসেছিলে অন্ধকারে
চাঁদ ওঠে নি সিন্ধ্পারে।
হে অজানা, তোমার তবে
জেনেছিলেম অন্ভবে,
গানে তোমার পরশর্খানি বেজেছিল প্রাণের তারে।
তুমি গেলে যখন একলা চলে
চাঁদ উঠেছে রাতের কোলে।
তথন দেখি পথের কাছে
মালা তোমার পড়ে আছে,
বুঝেছিলেম অনুমানে এ কণ্ঠহার দিলে কারে।

কী হল রাজমহিষীর। কোন্ হতাশের বিরহ তার বিরহ জাগিয়ে তোলে। কোন্ রাত-জাগা পাখি নিস্তব্ধ নীড়ের পাশ দিয়ে হাহা করে উড়ে যায়, তার পাখার শব্দে ঘ্নদত পাখির পাখা উৎসুক হয়ে ওঠে যে।

বীণায় বাজতে থাকে কেদারা বেহাগ, বাজে কালাংড়া। আকাশে আকাশে তারাগালি যেন তামসী তপাস্বনীর নারব জপমন্ত্র। বীণাধ্বনি যেন আজ আর বাইরে নেই; এসেছে তার অন্তরের তন্তুতে তন্তুতে।

ওই বৃঝি বাঁশি বাজে বনমাঝে কি মনোমাঝে।
বসনত বায় বহিছে কোথায়, কোথায় ফ্রটেছে ফ্রল.
বলো গো সজনি, এ স্বথরজনী কোন্খানে উদিয়াছে—
বনমাঝে কি মনোমাঝে।

যাব কি যাব না মিছে এ ভাবনা, মিছে মরি ভয়ে লাজে।
কী জানি কোথা সে বিরহহ,তাশে ফিরে অভিসারসাজে—
বনমাঝে কি মনোমাঝে।

রাজমহিষী বিছানায় উঠে বসে, স্লুস্ত তার বেণী, চুস্ত তার বক্ষ। বীণার গুপ্পরণ আকাশে মেলে দেয় অন্তহীন অভিসারের পথ। রাগিণীবিছানো সেই শ্নাপথে বেরিয়ে পড়ে তার মন। কার দিকে। দেখার আগে যাকে চিনোছল, দেখার পরে যাকে ভুলেছিল তারই দিকে। একদিন নিমফ্লের গন্ধ অন্ধকার ঘরে নিয়ে এল অনিব্চনীয়ের আমন্ত্রণ। মহিষী দাঁড়াল বিছানা ছেড়ে বাতায়নের কাছে। নীচে সেই ছায়াম্তির নাচ, বিরহের সেই উমি দোলা।

ও কি এল, ও কি এল না, বোঝা গোল না। ও কি মায়া কি স্বপনছায়া, ও কি ছলনা। ধরা কি পড়ে ও র্পেরই ডোরে. গানেরই তানে কি বাঁধিবে ওরে, ও যে চির্যাবরহেরই সাধনা।

ওর বাঁশিতে কর্ণ কী স্বর লাগে বিরহ্মিলন্মিলিত রাগে।
স্থে কি দ্থে ও পাওয়া না-পাওয়া, হদয়বনে ও উদাসী হাওয়া,
ব্ঝি শ্ধ্ব ও পরমকামনা।

মহিষীর সমস্ত দেহ কম্পিত। ঝিল্লিঝংকৃত রাত। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ দিগন্তে। অস্পণ্ট আলোয় অরণ্য কথা কয় যেন স্বপ্নে। বোবা বনের ভাষাহীন বাণী লাগল মহিষীর অপ্যে অপ্যে। কথন নাচ আরম্ভ হল সে জানে না। এ নাচ কোন্ জন্মান্তরের, কোন্ লোকান্তরের।

বীণায় বাজে পরজের বিহরল মীড়। কমলিকা আপন-মনে বলে, 'ওগো কাতর, ওগো হতাশ, আর ডেকো না। আর দেরি নেই, দেরি নেই।'

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ ডুবেছে অমাবস্যার তলায়। আঁধারের ডাক গভীর। রাজমহিষী উঠে দাঁড়িয়ে বলে, খাব আজ। আর ভয় করি নে আমার দ্ভিটকে।

পথের শ্কনো পাতা পায়ে পায়ে বাজিয়ে দিয়ে গেল সে অশথতলায়— সেথানে বীণা

মোর বীণা ওঠে কোন্ সমুরে বাজি
কোন্ নব চণ্ডল ছন্দে।
মম অন্তর কম্পিত আজি
নিখিলের হৃদয়ম্পন্দে।
আসে কোন্ তর্ণ অশান্ত.
উড়ে পীতবসনপ্রান্ত.
আলোকের ন্ত্যে বনান্ত
মুখ্রিত অধীর আনন্দে।

অম্বরপ্রাংগণমাঝে
নিঃস্বর মঞ্জীর গা;্ঞে।
অশ্রুত সেই তালে বাজে
করতালি পল্লবপা;্ঞে।
কার পদপরশন-আশা
তৃণে তৃণে অপিলি ভাষা,
সমীরণ বন্ধনহারা
উন্মন কোন্ বনগান্ধ।

বীণা থামল। মহিষী থমকে দাঁড়াল। রাজা বললে, 'ভয় কোরো না প্রিয়ে, ভয় কোরো না।' গলার ব্বর জলে-ভরা মেঘের দ্র দ্রুদ্রু ধ্রুনির মতো। 'কিছ্ম ভয় নেই আমার, জয় হল তোমারই।'

এই বলে মহিষী আঁচলের আড়াল থেকে প্রদীপ বের করলে। ধীরে ধীরে তুলে ধরলে রাজার মুখের কাছে।

কণ্ঠ দিয়ে কথা বেরোতে চায় না। পলক পড়ে না চোখে। বলে উঠল, প্রভু আমার, প্রিয় আমার, এ কী স্কুদর রূপ তোমার!

বড়ো বিশ্ময় লাগে হোর তোমারে।
কোঞা হতে এলে তুমি হাদিমাঝারে।
ওই মুখ ওই হাসি কেন এত ভালোবাসি,
কেন গো নীরবে ভাসি অশ্রুধারে।
তোমারে হেরিয়া যেন জাগে শ্মরণে,
তুমি চিরপ্রাতন চিরজীবনে।
তুমি না দাঁড়ালে আসি হদয়ে বাজে না বাঁশি,
এই আলো এই হাসি ডুবে আঁধারে।

### সংযোজন

তোমায় সাজাব খতনে কুসন্মরতনে
কের্রে কংকণে কুংকুমে চন্দনে।
কুন্তলে বেণ্টিব স্বর্ণজালিকা,
কন্ঠে দোলাইব মন্ত্রামালিকা,
সীমন্তে সিন্দন্ত্র অর্ণবিন্দন্ত্র
চরণ রঞ্জিব অলন্ত-অংকনে।

সথীরে সাজাব সখার প্রেমে।
আলক্ষ্য প্রাণের অম্ল্য হেমে।
সাজাব সকর্ণ বিরহবেদনার,
সাজাব অক্ষয় মিলনসাধনায়,
মধ্র লঙ্জা রচিব শধ্যা
যুগল প্রাণের বাণীর বন্ধনে।

[ 2200]

>

হে বিরহী, হায়, চণ্ডল হিয়া তব, নীরবে জাগো একাকী শ্ন্য মন্দিরে-কোন্সে নির্দেশ লাগি আছ চাহিয়া।

স্বপনর্পিণী আলোকস্করী অলক্ষ্য অলকাপ্রী-নিবাসিনী তাহার ম্রতি রচিলে বেদনার হদরমাঝারে।

্শান্তিনকেতন ১৪ নভেন্বর ১৯৩৩]

ŋ

নমো নমো শচীচিতরঞ্জন সন্তাপভঞ্জন নবজলধরকান্তি ঘননীল অঞ্জন, নমো হে, নমো নমো। নন্দনবীথির ছায়ে তব পদপাতে নব পারিজাতে উড়ে পরিমল মধ্যুরাতে.
নমো হে. নমো নমো।
তোমার কটাক্ষের ছলেদ মেনকার মঞ্জীরবল্থে
জেগে ওঠে গ্রুঞ্জন মধ্যুকরগঞ্জন
নমো হে, নমো নমো।

[পানাদ্রা। সিংহল ২৬ মে ১৯৩৪]

8

হে সখা, বারতা পেয়েছি মনে মনে
তব নিশ্বাসপরশনে,
এসেছ অদেখা বন্ধ্ব
দক্ষিণসমীরণে।
কেন বণ্ডনা কর মোরে,
কেন বাঁধ অদৃশা ভোরে,
দেখা দাও দেহমন ভারে
মম নিকুঞ্জবনে।
দেখা দাও চম্পকে রংগনে,
দেখা দাও কিংশবুকে কাণ্ডনে।
কেন শৃধ্ব বাঁশরির স্বুরে
ভূলায়ে লয়ে যাও দ্রের,
যৌবন-উৎসবে ধরা দাও
দৃষ্টির বন্ধনে।

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

Œ

বংধ্ব কোন্ মায়া লাগল চোখে।
বৃঝি স্বংনর্পে ছিলে চন্দ্রলোকে।
ছিল মন তোমারি প্রতীক্ষা করি
যুগে যুগে দিনরাত্রি ধরি,
ছিল মর্মাবেদনঘন অন্ধকারে—
জন্ম জনম গেল বিরহশোকে।
অস্ফুট মঞ্জরী কুঞ্জবনে
সংগীতশ্ন্য বিষয় মনে
সভগীরিক্ত বধ্ব দ্বঃখরাতি
পোহাইল নিজনে শয়ন পাতি।

409

স্কুদর হে, স্কুদর হে,
বরমাল্যখনি তারি আনো বহে
তুমি আনো বহে।
অবগ্রন্থনছায়া ঘ্টায়ে দিয়ে
হেরো লজ্জিত স্মিতমুখ শুভ আলোকে।

२०।५ १०८

৬

দ্রের বন্ধ্ব স্বরের দ্তীরে পাঠালো তোমার ঘরে। মিলনবীণা যে হৃদয়ের মাঝে বাজে তব অগোচরে।

মনের কথাটি গোপনে গোপনে বাতাসে বাতাসে ভেসে আসে মনে, বনে উপবনে, বকুলশাখার চণ্ডলতায় মর্মারে মর্মারে।

পর্পমালার পরশপর্লক পেয়েছ বক্ষতলে। রাখো তুমি তারে সিম্ভ করিয়া সর্থের অশ্রন্জলে।

ধরো সাহানাতে মিলনের পালা, সাজাও যতনে বরণের ডালা, মালতীর মালা, অঞ্চলে ঢেকে কনকপ্রদীপ আনো তার পথ-'পরে।

२५ १५ १७८

9

ওরে চিত্ররেখাডোরে বাঁধিল কে—
বহ্- প্র্কিয়তিসম হেরি ওকে।
কার তুলিকা নিল মন্তে জিনি
এই মঞ্জাল র্পের নিঝারিণী,
ফিথর নিঝারিণী,
যেন ফাল্গান-উপবনে শাকুরাতে,
দোলপ্রিমাতে,
এল ছন্দম্রতি কার নব অশোকে।

ন্ত্যকলা যেন চিচ্চে লিখা
কোন্ স্বর্গের মোহিনী মরীচিকা,
শরং-নীলাম্বরে তড়িংলতা
কোথা হারাইল চণ্ডলতা।
হে স্তব্ধবাণী, কারে দিবে জানি
নাল্নমালারমাল্যখানি,
বর্মাল্যখানি,
প্রিয়- বন্দনগান-জাগানো রাতে
শ্রুভ দর্শনি দিবে তুমি কাহার চোখে।

২৭ সেণ্টেম্বর ১৯৩৪

b

নায়াবন-বিহারিণী হরিণী.
গহনস্বপনসঞ্জিবণী,
কেন তারে ধরিবারে করি পণ, অকারণ।
থাক্ থাক্ নিজমনে দ্রেতে,
আমি শ্ধ্ বাঁশরির স্বেতে
পরশ করিব ওর প্রাণমন, অকারণ।

চমকিবে ফাগ্নের পবনে, পশিবে আকাশবাণী শ্রবণে, চিন্ত আকুল হবে অনুখন, অকারণ। দ্র হতে আমি তারে সাধিব, গোপনে বিরহডোরে বাঁধিব, বাঁধনবিহীন সেই যে বাঁধন, অকারণ।

২৯ সেপ্টেম্বর [১৯৩৪]

2

কাছে থেকে দ্রে রচিল কেন গো আঁধারে,
মিলনের মাঝে বিরহকারায় বাঁধা রে।
সমুখে রয়েছে সুখাপারাবার,
নাগাল না পায় তব্ আঁখি তার,
কেমনে সরাব কুহেলিকার এই বাধা রে।
আড়ালে আড়ালে শানি শাধ্য তার বাণী যে,
জানি তারে আমি তব্ তারে নাহি জানি বে।
শাধ্য বেদনায় অন্তরে পাই,
অন্তরে পেয়ে বাহিরে হারাই,
আমার ভূবন রবে কি কেবলি আধা রে।

20

কোন্ গহন অরণ্যে তারে এলেম হারায়ে—
কোন্ দ্র জনমের কোন্ স্মৃতিবিস্মৃতিছায়ে।
আজ আলো-আঁধারে
কখন্ বৃঝি দেখি কখন্ দেখি না তারে।
কোন্ মিলনস্থের স্বপনসাগর এল পারায়ে।
ধরা অধরার মাঝে
ছায়ানটের রাগিগতৈ আমার বাঁশি বাজে।
বকুলতলায় ছায়ার নাচন ফ্লের গল্থে মিশে
জানি নে মন পাগল করে কিসে—
কোন্ নটিনীর ঘ্রিণ আঁচল লাগে আমার গায়ে।

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

# ঋণকোধ

প্রকাশ : ১৯২১

গান

হৃদয়ে ছিলে জেগে,
দেখি আজ শরৎ মেঘে।
কেমনে আজকে ভারে
গেল গো গেল সরে
তোমার ওই আঁচলখানি
শিশিবের ছোঁয়া লেগে।
কী যে গান গাহিতে চাই,
বাণী মোর খুঁজে না পাই।
সে যে ওই শিউলিদলে
ছড়ালো কাননতলে,
সে যে ওই ক্ষণিক ধারায়
উড়ে যায় বায়ুবেগে।

# পাত্রগণ

সমাট বিজয়াদিত্য শেখর কবি ঠাকুরদাদা লক্ষেশ্বর উপনন্দ রাজা সোমপাল রাজদতে অমাত্য বালকগণ

# ভূমিকা

#### রা<del>জ</del>সভা

### সমাট বিজয়াদিতা ও মকাী

মন্ত্রী। মহারাজ, এই হচ্ছে রাজনীতি। বিজয়াদিতা। কী তোমার রাজনীতি?

মন্দ্রী। রাজ্য রাখতে গেলে রাজ্য বাড়াতে হবে। ও যেন মান্ধের দেহের মতো, বৃদ্ধি যেমনি বন্ধ হয় ক্ষয়ও তেমনি শ্রু হতে থাকে।

বিজয়াদিত্য। রাজ্য যতই বাড়বে তাকে রক্ষা করবার দায়ও তো ততই বাড়বে— তা হলে থামবে কোথায়?

মন্ত্রী। কোথাও না। কেবলই জয় করতে হবে, কেননা প্রতাপ জিনিসটা যেখানে থামে সেইখানে নিবে যায়।

বিজয়াদিত্য। তা হলে তোমার পরামর্শ কী?

মন্ত্রী। আমাদের উত্তর-পশ্চিম সীমানায় যে মানিকপ্র আছে সেইটে জয় করে নেবার এই অবসর উপস্থিত হয়েছে।

বিজয়াদিত্য। সেই অবসর আমি দিলমে উড়িয়ে। আমার রাজনীতির কথা আমি তোমাকে বলব?

মন্ত্রী। বলুন।

বিজয়াদিত্য। রাজ্যের লোভ মিটবে বলেই আমি রাজত্ব করি, বাড়বে বলে নয়। রাজা হয়েছি বলেই দেখতে পেয়েছি রাজ্যটা কিছুই নয়।

মন্ত্রী। বলেন কী মহারাজ? ওর মধ্যে কোনো সতাই কি—

বিজয়াদিত্য। ওর মধ্যে একমাত্র সত্য হচ্ছে রাজা হওয়া। আমি রাজা হতে চাই। মন্ত্রী। সেইজন্যেই তো—

বিজয়াদিত্য। সেইজন্যেই তো আমি রাজ্যে লোভ করতে চাই নে। কোনো সাম্রাজ্যই তো আজ পর্যানত টে'কে নি—যে সাম্রাজ্য যতই বড়োই হোক। কিন্তু এক-বারের মতো যে সত্যকার রাজা হতে পেরেছে চিরকালের মতো সে বে'চে রইল।

মন্ত্রী। কিন্তু সৈন্যদল প্রস্তৃত আছে।

বিজয়াদিত্য। ভালোই হয়েছে।

মন্ত্রী। তবে কি—

বিজয়াদিত্য। তাদের লাগিয়ে দাও শারদোৎসবের কাজে।

#### সেনাপতির প্রবেশ

সেনাপতি। মহারাজ, শরংকালে জয়যান্তায় বেরোবার নিয়ম— মহারাজের প্র-প্রেবেরা—

বিজয়াদিত্য। আমিও বেরোব ঠিক করেছি।

সেনাপতি। তা হলে আদেশ কর্ন কী ভাবে প্রস্তৃত হতে হবে।

বিজয়াদিতা। তোমাদের কাউকে সংশ্যে আসতে হবে না।

সেনাপতি। বলেন কী মহারাজ।

বিজয়াদিত্য। আমি একলা বাব।

র ৬। ২০ক

সেনাপতি। সে কী কথা? বিজয়াদিত্য। সে তোমরা ব্রুবে না। কবি কোথায়? মুক্ষী। তাঁকে আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

্র উভয়ের প্রস্থান

#### শেথরের প্রবেশ

বিজয়াদিতা। কবি! শেখর। কী মহারাজ।

বিজয়াদিত্য। আমার পিতার সিংহাসনে এক বছর মাত্র আমি বসেছি— কিন্তু মনে হচ্ছে আমাদের বংশে যতদিন যত রাজা হয়েছে সকলের বয়স একত্র হয়ে আমার ঘাড়ে চেপে বসেছে। রাজাকে নবীন করবার কী উপায় আমাকে বলে দাও তো।

শেখর। সিংহাসন থেকে একবার মাটিতে পা ফেলেন দিকি! ঐ মাটির মধ্যে জীবন-যৌবনের জাদ্মনত রয়েছে।

বিজয়াদিত্য। আমার সিংহাসনের খাঁচার দরজা আমি চিরদিনের মতো খুলে রাখতে চাই— যাতে মাটির সংগ্যে আমার সহজ আনাগোনা চলে।

শেখর। যাতে শিউলির মালার সংশ্বে আপনার মুব্রোর মালার অদল-বদল হয়। তা হলে এই শরংকালে আপনার ঐ রাজবেশটা একবার খোলেন— আপন বলে চিনতে কারো ভল হবে না।

বিজয়াদিত্য। আছে আমার সম্যাসীর বেশ—ধ্লোর সংগ তার সূর মেলে। কবি তোমাকেও কিল্ড আমার সংগে যেতে হবে।

শেখর। না মহারাজ, আমাকে যদি সংখ্য নেন তা হলে আপনার 'পরে মন্ত্রী আর সেনাপতির বিষম অশ্রুদ্ধা হবে, আর আমার 'পরে হবে রাগ।

বিজয়াদিত্য। ঠিক বটে। মন্ত্রীর মনে এই বড়ো ক্ষোভ যে, রাজত্ব পাবার যে পিতৃ-ঋণ, সে শোধ করবার জন্যে আমার মন নেই।

শেখর। আমার মৃত্ত দোষ এই যে, আমি কেবল স্মরণ করাই, এই-যে বিশ্ব আমাদের চিত্তে অমৃত ঢেলে দিচ্ছে তার ঋণ আমাদের শোধ করতে হবে।

বিজয়াদিত্য। অমৃতের বদলে অমৃত দিয়ে তবে তো সেই ঋণ শোধ করতে হয়। তোমার হাতে সেই শব্ধি আছে। তোমার কবিতার ভিতর দিয়ে তুমি বিশ্বকে অমৃত ফিরিয়ে দিছে। কিন্তু আমার কী ক্ষমতা আছে বলো। আমি তো কেবলমার রাজত্ব করি।

শেখর। প্রেমও যে অমৃত, মহারাজ। আজ সকালের সোনার আলোয় পাতায় পাতায় শিশির যখন বীণার ঝংকারের মতো ঝলমল করে উঠল তখন সেই স্করের জবাবটি ভালোবাসার আনন্দ ছাড়া আর কিছুতে নেই। আমার কথা যদি বলেন সেই আনশ্য আজ আমার চিত্তে অসীম বিরহ-বেদনায় উপছে পড়ছে—

#### 7117

আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে
কী জানি পরান কী যে চায়—
ওই শেফালির শাখে কী বলিয়া ডাকে
বিহগ বিহগী কী যে গায়।

বিজয়াদিত্য। তুমি আমাকে ঘরে টি'কতে দিলে না দেখছি। চললেম আমি অম্তের ঋণ শোধ করতে। শৈখর।

গান

আজ মধ্র বাতাসে হাদয় উদাসে রহে না আবাসে মন হায়! কোন্ কুসনুমের আশে কোন্ ফনুলবাসে সনুনীল আকাশে মন ধায়।

বিজয়াদিত্য। কবি, ভালোবাসা তো দেব, কিন্তু কোথায় দেব?
শেখর। মহারাজ, যেদিন সময় আসে, যেদিন ডাক পড়ে, সেদিন বাজে-খরচের
দিন, একেবারে ঢেলে দিতে হয়, পথে পথে বনে বনে। আজ সেই দিন এসেছে— আমার
মন দিশেহারা হয়েছে।

#### गान

আমি যদি রচি গান অথির পরান
সে গান শোনাব কারে আর।
আমি যদি গাঁথি মালা লয়ে ফ্লডালা
কাহারে পরাব ফ্লহার!
আমি আমার এ প্রাণ যদি করি দান
দিব প্রাণ তবে কার পায়?
সদা ভয় হয় মনে, পাছে অযতনে
মনে মনে কেহ ব্যথা পায়!

বিজরাদিত্য। ব্রেছি কবি, আজ আর কথা নেই, আজ অম্তের ঋণ শোধ করতে বেরোব। তুমি একবার মন্ত্রীকে ডেকে দাও।

েশ্বের প্রস্থান

#### মালীর প্রবেশ

বিজয়াদিত্য। মন্ত্রী, আমি আজই বাহির হব।

মন্ত্রী। তার আয়োজন--

বিজয়াদিত্য। বিনা আয়োজনে।

মন্ত্রী। মহারাজ, কী এমন বিশেষ কর্তব্য আছে যে—

বিজয়াদিত্য। আছে কর্তব্য। আমি সেই বীনকারকে ডাকতে যাব।

মন্ত্রী। বীনকার? সেই স্কুরসেন? আমি এখনই লোক পাঠিয়ে দিছি।

বিজয়াদিত্য। না না, রাজার ডাকে বীণার ঠিক স্বরটি বাজে না। আমি তার দরজার বাইরে মাটিতে বসে শ্নব, তার পরে যদি ডাক পড়ে তবে ঘরের ভিতরে গিয়ে বসে শ্নব।

মশ্বী। মহারাজ, এ কী কথা বলছেন?

বিজয়াদিত্য। সিংহাসনে সনুর পেশছোয় না। শ্রোতার আসন থেকে আমাকে চির্নাদন বণ্ডিত করতে পারবে না। আমি মাটিতে বসব মেঠো ফ্রলের সঙ্গে এক পঙ্বিতে। কবিকে ডেকে দাও তো মন্দ্রী।

মন্ত্রী। দিচ্ছি, এখনই দিচ্ছি।

্মস্তীর প্রস্থান

#### শেখরের প্রবেশ

বিজয়াদিত্য। কবি, আমার বেরোবার সময় হল। যাবার **আগে সেই মেঠো ফ্লের** গানটা শ্নিরে দাও। শেখর।

গান

যখন সারা নিশি ছিলেম শ্রের
বিজন ভূ'য়ে
মেঠো ফ্লের পাশাপাশি;
তখন শ্নেছিলেম তারার বাঁশি।

যখন সকলে বেলা খ্জে দেখি

শ্বেশ শোনা সে স্বর এ কি
আমার মেঠো ফ্লের চোথের জলে উঠে ভাসি।

এ স্বর আমি খ্জেছিলেম রাজার ঘরে
শোষে ধরা দিলে ধরার ধ্লির 'পরে।

এ যে ঘাসের কোলে আলোর ভাষা

আকাশ থেকে ভেসে-আসা,

এ যে মাটির কোলে মানিক-খসা হাসিরাশি।

#### মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। মহারাজ, বেতসিনীতীরে পিঞ্জরীতে বীনকার স্বরসেনের বাস। যখন আপনি সেখানে যাওয়াই স্থির করেছেন তখন সেইসংগ্রে একটা রাজকার্যও সম্পন্ন করতে পারেন।

বিজয়াদিত্য। সেথানে রাজকার্য আছে না কি?

মন্ত্রী। হাঁ মহারাজ। পিঞ্জরীর রাজা সোমপাল প্রকাশ্য সভায় সর্বদাই মহারাজের নামে স্পর্ধাবাক্য ব্যবহার করে থাকেন। তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

বিজয়াদিত্য। বড়ো কৌত্হল হচ্ছে, মন্ত্রী। স্তৃতিবাক্য অনেক শ্নেছি, কিন্তু কোনোদিন নিজের কানে স্পর্ধাবাক্য শ্নি নি।

মন্ত্রী। ভগবানের কুপায় কোনোদিন যেন না শ্বনতে হয়।

বিজয়াদিত্য। রাজা হবার ঐ তো বিড়ম্বনা। পরিহাস করে তোমরা আমাদের বল প্রিথবীপতি কিন্তু প্থিবীকে সিংহাসনের মাপে ছোটো করে তোমরা আমাদের খেলনা বানিয়ে দিয়েছ—সব দেখা দেখতে পাই নে, সব শোনা শোনবার জো নেই।

মন্দ্রী। যাদের সব দেখাই দেখতে হয়, সব শোনাই শ্নতে হয় তারাই তো হতভাগ্য।

বিজয়াদিত্য। সেই হতভাগ্যদের দশাই আমি পরীক্ষা করে দেখব। সোমপালের স্পর্ধাবাক্য আমি নিজের কানে শুনব।

মন্ত্রী। তা হলে শেখরই মহারাজের সঙ্গে যাবেন, আর কেউ না?

শেখর। না মন্দ্রী, এ-যাত্রায় আমার প্রয়োজন নেই। জানলার দরকার হয় যেখানে প্রাচীর আছে— যেখানে খোলা আকাশ সেখানে জানলায় কী হবে— রাজসভায় কবিকে না হলে চলে না।

মন্ত্রী। তোমার কথা ব্রুকলেম না।

[ প্রস্থান

শেখর। মহারাজ, চার দিকের হুভিগ্গ দেখে ব্যুতে পারছি আপনি চলে গেলে কবির পক্ষে এখানে অরাজক হবে। আমিও আপনারই পথ ধরলেম।

বিজয়াদিত্য। ভালো হল কবি, আজ শরতের নিমন্ত্রণ রাখতে চলেছি— তুমি সংগ্য না থাকলে তার প্রতিসম্ভাষণের বাণী পেতেম কোথায়?

# বেতসিনী নদীর তীর

বালকগণ

গান

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি. আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি। কী করি আজ ভেবে না পাই. পথ হারিয়ে কোন্ বনে যাই, কোন্ মাঠে যে ছাটে বেড়াই, সকল ছেলে জ্বটি। কেয়াপাতার নোকো গড়ে সাজিয়ে দেব ফুলে, তার্লাদিঘিতে ভাসিরে দেব, क्लारव मृत्ल मृत्ल। রাখাল-ছেলের সপো ধেনা চরাব আজ বাজিয়ে বেণ্. মাখব গায়ে ফুলের রেণ্ড চাঁপার বনে লুটি। আজ আমাদের ছুটি ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি।

লক্ষেশ্যর। (ঘর হইতে ছ্রিটিয়া বাহির হইয়া) ছেলেগ্রলো তো জরালালে। ওরে চোবে। ওরে গির্ধারিলাল। ধর্ তো ছেভাগ্রলোকে ধর্ তো।

ছেলেরা। (দ্বের ছ্বিটয়া গিরা হাততালি দিয়া) ওরে লক্ষ্মীপে'চা বেরিয়েছে রে, লক্ষ্মীপে'চা বেরিয়েছে।

লক্ষেশ্বর। হন্মুমুক্ত সিং, ওদের কান পাকড়ে আনু তো: একটাকেও ছাড়িস নে।

# ঠাকুরদাদার প্রবেশ

ঠাকুরদাদা। কী হয়েছে লখাদাদা? মার-ম্তি কেন?

লক্ষেশ্বর। আরে দেখো-না! সক্কাল বেলা কানের কাছে চেচাতে আরম্ভ করেছে।

ঠাকুরদাদা। আজ যে শরতে ওদের ছ্বটি, একট্ব আমোদ করবে না? গান গাইলেও তোমার কানে খোঁচা মারে! হায় রে হায়, ভগবান তোমাকে এত শান্তিও দিচ্ছেন!

লক্ষেশ্বর। গান গাবার ব্বি সময় নেই? আমার হিসাব লিখতে ভুল হয়ে যায় যে। আজ আমার সমস্ত দিনটাই মাটি করলে!

ঠাকুরদাদা। তা ঠিক! হিসেব ভূলিয়ে দেবার ওগতাদ ওরা। ওদের সাড়া পেলে আমার বয়সের হিসাবে প্রায় পঞ্চাশ পঞ্চাশ বছরের গরমিল হয়ে যায়। ওরে বাঁদরগুলো, আয় তো রে! চল্ তোদের পঞ্চাননতলার মাঠটা ঘ্রিয়ে আনি। যাও দাদা, তোমার দশ্তর নিয়ে বোসো গে! আর হিসেবে ভূল হবে না।

# ঠাকুরদাদাকে ঘিরিরা ছেলেদের নৃত্য

প্রথম। হাঁঠাকুরদা চলো।

দ্বিতীয়। আমাদের আজ গল্প বলতে হবে।

তৃতীয়া। না গণপ না, বটতলায় বসে আজ ঠাকুরদার পাঁচালি হবে।

চতুর্থ। বটতলায় না, ঠাকুরদা আজ পার্লডাঙায় চলো।

ঠাকুরদাদা। চুপ, চুপ, চুপ। অমন গোলমাল লাগাস যদি তো লখাদাদা আবার ছ্বটে আসবে।

# লক্ষেশ্বরের প্রাঞ্রেশ

লক্ষেশ্বর। কোন্ পোড়ারম্খো আমার কলম নিয়েছে রে।

[ ছেলেদের লইয়া ঠাকুরদাদার প্রস্থান

#### উপনন্দের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। কীরে তোর প্রভু কিছ্ম টাকা পাঠিয়ে দিলে? অনেক পাওনা বাকি।

উপনন্দ। কাল রাত্রে আমার প্রভুর মৃত্যু হরেছে।

লকেশ্বর। মৃত্যু! মৃত্যু হলে চলবে কেন? আমার টাকাগ্লোর কী হবে?

উপনন্দ। তাঁর তো কিছ্রই নেই। যে বীণা বাজিয়ে উপার্জন করে তোমার ঋণ শোধ করতেন সেই বীণাটি আছে মাত্র!

লক্ষেশ্বর। বীণাটি আছে মাত্র! কী শ্বভ সংবাদটাই দিলে।

উপনন্দ! আমি শ্বভ সংবাদ দিতে আসি নি। আমি একদিন পথের ভিক্ষাক ছিলেম, তিনিই আমাকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর বহাদ্বঃখের অহার ভাগে আমাকে মানুষ করেছেন। তোমার কাছে দাসত্ব করে আমি সেই মহাত্মার ঋণ শোধ করব।

লক্ষেশ্বর। বটে! তাই বুঝি তাঁর অভাবে আমার বহুদ্বংখের অলে ভাগ বসাবার মতলব করেছ। আমি তত বড়ো গর্দভ নই। আছো, তুই কী করতে পারিস বলু দেখি!

উপনন্দ। আমি চিত্রবিচিত্র করে পর্ন্থি নকল করতে পারি। তোমার অল্ল আমি চাই নে। আমি নিজে উপার্জন করে যা পারি খাব— তোমার ঋণও শোধ করব।

লক্ষেশ্বর। আমাদের বীনকারটিও যেমন নির্বোধ ছিল ছেলেটাকেও দেখছি ঠিক তেমনি করেই বানিয়ে গেছে। হতভাগা ছোঁড়াটা পরের দায় ঘাড়ে নিয়েই মরবে। এক-একজনের ঐরকম মরাই স্বভাব।— আছা বেশ, মাসের ঠিক তিন তারিখের মধ্যেই নিরমমত টাকা দিতে হবে। নইলে—

উপনন্দ। নইলে আবার কী! আমাকে ভয় দেখাচ্ছ মিছে। আমার কী আছে যে তুমি আমার কিছু করবে। আমি আমার প্রভুকে স্মরণ করে ইচ্ছা করেই তোমার কাছে বন্ধন স্বীকার করেছি। আমাকে ভয় দেখিয়ো না বলছি।

লক্ষেশ্বর। না না, ভয় দেখাব না। তুমি লক্ষ্মীছেলে, সোনার চাঁদ ছেলে। টাকাটা ঠিকমত দিয়ো বাবা। নইলে আমার ঘরে দেবতা আছে তার ভোগ কমিয়ে দিতে হবে— সেটাতে তোমারই পাপ হবে।

[উপনদের প্রস্থান

ঐ-যে আমার ছেলেটা এইখানে ঘ্রে ঘ্রে বেড়াচ্ছে! আমি কোন্খানে টাকা প্রতে রাখি ও নিশ্চয় সেই খোঁজে ফেরে। ওদেরই ভয়েই তো আমাকে এক স্কৃত্পা হতে আর-এক স্কৃত্পা টাকা বদল করে বেড়াতে হয়। ধনপতি, এখানে কেন রে! তোর মতলবটা কী বল্ দেখি।

ধনপতি। ছেলেরা আজ সকলেই এই বেতসিনীর ধারে আমোদ করবে বলে আসছে— আমাকে ছুটি দিলে আমিও তাদের সংগ্র খেলি।

লক্ষেত্র। বেতসিনীর ধারে! ঐ রে থবর পেয়েছে বুঝি। বেতসিনীর ধারেই তো আমি সেই

গুজুমোতির কোটো পাত্ত রেখেছি। (ধনপতির প্রতি) না না, খবরদার বলছি, সে-সব না। চল্ শুলি চল্, নামতা মুখুস্থ করতে হবে।

ধনপতি। (নিশ্বাস ফেলিয়া) আজ এমন স্বন্দর দিনটা।

লক্ষেশ্বর । দিন আবার স্কুদর কী রে। এইরকম ব্লিধ মাথার ঢ্কলেই ছেড়িটো মরবে আর কি। যা বলছি, ঘরে যা। (ধনপতির প্রজ্থান) ভারি বিশ্রী দিন। আদিবনের এই রোশ্বর দেখলে আমার স্কুধ মাথা খারাপ করে দেয়, কিছুতে কাজে মন দিতে পারি নে। মনে করছি মলয়শ্বীপে গিয়ে কিছু চন্দন জোগাড় করবার জন্যে বেরিয়ে পড়লে হয়।

#### শেখর কবির প্রবেশ

এ লোকটা আবার এখানে কে আসে? কে হে তুমি? এখানে তুমি কী করতে ঘ্রুরে বেড়াচ্ছ? শেখর। আমি সন্ধান করতে বেরিয়েছি।

লক্ষেশ্বর। ভাব দেখে তাই বুরোছ। কিন্তু কিসের সন্ধানে বলো দেখি?

শেখর। সেইটে এখনো ঠিক করতে পারি নি।

লক্ষেশ্বর। বয়স তো কম নয়, তব্ এখনো ঠিক হয় নি? তবে কী উপায়ে ঠিক হবে? শেখর। ঠিক জিনিসে যেমনি চোখ পডবে।

লক্ষেশ্বর। ঠিক জিনিস কি এইরকম মাঠে-ঘাটে ছড়ানো থাকে।

শেখর। তাই তো শুনেছি। ঘরের মধ্যে সন্ধান করে তো পেলেম না।

লক্ষেশ্বর। লোকটা বলে কী? তুমি ঘরে বাইরে সন্ধান করবার ব্যাবসা ধরেছ— রাজা খবর পেলে যে তোমাকে আর ঘরের বার হতে দেবে না। পাহারা বসিয়ে দেবে।

শেখর। আমি রাজাকে সন্ন্ধ এই ব্যাবসা ধরাব—যা মাঠে-ঘাটে ছড়ানো আছে তাই সংগ্রহ করবার বিদ্যে তাঁকে শেখাতে চাই।

লক্ষেশ্বর। কথাটা আর একট্ব স্পন্ট করে বলো তো।

শেখর। তা হলে একেবারেই ব্রুতে পারবে না।

লক্ষেশ্বর। ওহে বাপা, তোমার ঐ সন্ধানের কাজটা ঠিক আমার এই ঘরের কাছটাতে না হয়ে কিছা তফাতে হলে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি।

শেখর। আমাকে দেখে তোমার ভয় হচ্ছে কেন বলো তো।

লক্ষেশ্বর। সত্যি কথা বলব? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি রাজার চর। কোথা থেকে কী আদায় করা যেতে পারে রাজাকে সেই সন্ধান দেওয়াই তোমার মতলব।

শেখর। আদায় করবার জায়গা তো আমি খ্রীজ বটে! তোমার ব্রন্থি আছে হে।

লক্ষেশ্বর। আছে বৈকি। সেইজন্যেই হাত জোড় করে বলছি আমার ঘরটার দিকে উকি দিয়ো না— আমি তোমাকে খুশি করে দেব।

শেখর। তোমার চেহারা দেখেই ব্রেছি সন্ধান করবার মতো ঘর তোমার নয়।

লক্ষেশ্বর। আশ্চর্য তোমার বৃদ্ধি বটে। এ নইলে রাজকর্মচারী হবে কোন্ গৃন্ণে? রাজা বৈছে বেছে লোক রাখে বটে। অকিণ্যনের মুখ দেখলেই চিনতে পার?

শেখর। তা পারি। অতএব তোমার ঘরে আমার আনাগোনা চলবে না।

্ লক্ষেশ্বর ৷ তোমার উপরে ভক্তি হচ্ছে। তা **হলে আর বিলম্ব কোরো না—এইখান থেকে** একটুখানি—

শেখর। আমি তফাতেই যাচ্ছি— তফাতে ধাব বলেই বেরিয়েছি।

[ প্রস্থান

লক্ষেশ্বর। 'তফাতে যাব বলেই বেরিরেছি'। লোকটা যখন কথা কর সব ঝাপসা ঠেকে। রাজারা দপন্ট কথা সহ্য করতে পারে না, তাই বোধ হয় দায়ে পড়ে এইরক্ষম অভ্যেস করেছে। প্রাথ প্রভৃতি লইয়া উপনন্দের প্রবেশ ও একটি কোণে লিখিতে বসা ঠাকুরদাদা ও বালকগণের প্রবেশ

गान

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়
লুকোচুরি খৈলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা।

একজন বালক। ঠাকুরদা, তুমি আমাদের দলে। দ্বিতীয় বালক। না ঠাকুরদা, সে হবে না, তুমি আমাদের দলে।

ঠাকুরদাদা। না ভাই, আমি ভাগাভাগির খেলায় নেই: সে সব হয়ে বয়ে গেছে। আমি সকল দলের মাঝখানে থাকব, কাউকে বাদ দিতে পারব না। এবার গানটা ধর্।

গান

আজ স্রমর ভোলে মধ্য খেতে
উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে,
আজ কিসের তরে নদীর চরে
চথাচখীর মেলা।

অন্য দল আসিয়া। ঠাকুরদা, এই ব্রিঝ! আমাদের তুমি ডেকে আনলে না কেন। তোমার সংশ্য আড়ি। জন্মের মতো আড়ি।

ঠাকুরদাদা। এত বড়ো দশ্ড! নিজেরা দোষ করে আমাকে শাস্তি! আমি তোদের ডেকে বের করব, না তোরা আমাকে ডেকে বাইরে টেনে আনবি। না ভাই. আজ ঝগড়া না, গান ধর্।

গান

ওরে যাব না, আজ ঘরে রে ভাই

যাব না আজ ঘরে।

ওরে আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ

নেব রে লুঠ করে।

যেন. জোয়ার জলে ফেনার রাশি

বাতাসে আজ ছুটছে হাসি,
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাশি

কাটবে সকল বেলা।

প্রথম বালক। ঠাকুরদা, ঐ দেখো কে আসছে, ওকে তো কখনো দেখি নি।
ঠাকুরদাদা। পাগড়ি দেখে মনে হচ্ছে লোকটা প্রদেশী।
প্রথম বালক। প্রদেশী। ভারি মন্ধা!
দিবতীয় বালক। আমি প্রদেশী হব ঠাকুরদা।
তৃতীয় বালক। আমিও হব প্রদেশী—কী মন্ধা!
সকলে। আমরা স্বাই প্রদেশী হব।
প্রথম বালক। আমাদের ঐরকম পাগড়ি বানিয়ে দাও ঠাকুরদা, তোমার পায়ে পড়ি।

শেশরের প্রবেশ

প্রথম বালক। তুমি পরদেশী? শেখর। ঠিক বলেছ। कालरूनाथ ५२६

শ্বিতীয় বালক। তুমি কী কর? শেখর। আমি সব জায়গায়ই দেশ খুজে বেড়াই। তৃতীয় বালক। তার মানে কী, পরদেশী?

শেখর। দেখো-না, শরংকালে রাজারা দেশ জয় করতে বেরোয়—তার আসল কারণ প্থিবীর অধীশ্বর হলেও এখনো তারা দেশ খ্জে পায় নি, কোনো কালে পাবেও না।

প্রথম বালক। কেন পাবে না?

শেখর। তারা নৈর্বোধ, মনে করে লড়াই করে দেশ পাওয়া ষায়। বিনা লড়াইয়ে যারা জয় করতে জানে তারাই আপন দেশ খংজে পায়।

শ্বিতীয় বালক। তুমি খংজে পেয়েছ?

শেখর। বড়ো শক্ত। কেননা, মানুষে লাকিয়ে রাখে। ঐ বাড়িটার কাছে সন্ধানে গিরেছিলেম, একটা মানুষ ছুটে এসে বললে, এ তোমার জায়গা নয়, এ আমার।

সকলে। ও ব্ৰেছি। লক্ষ্মীপে'চা।

প্রথম বালক। তার কোটরের কাছে গেলেই সে ঠোকর দিতে আসে। দ্বিতীয় বালক। কিন্তু পরদেশী, আমাদের কাছে তোমার কোনো ভয় নেই। শেখর। বাবা, তা হলে তোমাদের মধ্যেই আমার দেশ খংজে পাব।

সান
আমারে ডাক দিল কে ভিতর পানে—
ওরা যে ডাকতে জানে।
আশ্বনে ওই শিউলি শাখে
মৌমাছিরে যেমন ডাকে
প্রভাতে সৌরভের গানে।
ঘর-ছাড়া আজ ঘর পেল যে,

আপন মনে রইল মজে। হাওরায় হাওরায় কেমন করে খবর যে তার পেণিছল রে,

ঘর-ছাড়া ওই মেঘের কানে।

ঠাকুরদাদা। ও ভাই, আমার জায়গা তোমাকে ছেড়ে দিলেম।
শেখর। ছাড়তে হবে কেন? দ্বুজনেরই জায়গা আছে।
ঠাকুরদাদা। তোমাকে চিনে নিয়েছি। তুমি মন ভোলাতে জান।
শেখর। আমার নিজের মন ভূলেছে বলেই আমি মন ভূলিয়ে বেড়াই।
প্রথম বালক। তার মানে কী পরদেশী? কেমন করে মন ভোলে?
শেখর।

কেন যে মন ভোলে আমার মন জানে না।
তারে মানা করে কে, আমার মন মানে না।
কেউ বোঝে না তারে,
সে যে বোঝে না আপনারে,
সবাই লক্জা দিয়ে যায়, সে তো কানে আনে না।
তার খেয়া গেল পারে
সে যে রইল নদীর ধারে।
কাজ করে সব সারা
(ওই) এগিয়ে গেল কারা

আনমনা মন সেদিকপানে দৃষ্টি হানে না।

ঠাকুরদাদা। তোমাকে ছাড়ছি নে ভাই, নিজের মনের কথা তোমার মুখ থেকে শ্ননে নেব। ছেলেরা। আমরা তোমাকে ছাড়ব না।

শেখর। তোমরা ছাড়লে আমিই বৃঝি তোমাদের ছাড়ব মনে করছ? একবার চার দিকটা ঘ্রের আসছি--- কোথায় এলুম একবার বৃঝে নিই।

[ প্রস্থান

প্রথম বালক। ঠাকুরদা, ঐ দেখো, ঐ দেখো সন্ন্যাসী আসছে।

দ্বিতীয় বালক। বৈশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, আমরা সহ্যাসীকে নিয়ে খেলব। আমরা সব চেলা সাজব।

তৃতীয় বালক। আমরা ভ্রঁর সপ্গে বেরিয়ে যাব, কোন্ দেশে চলে যাব কেউ খ্রুজেও পাবে না। ঠাকুরদাদা। আরে চুপ, চুপ।

সকলে। সম্যাসী ঠাকুর, সম্যাসী ঠাকুর।

ঠাকুরদাদা। আরে থাম্থাম্। ঠাকুর রাগ করবে।

## সম্যাসীর প্রবেশ

বালকগণ। সন্ম্যাসী ঠাকুর, তুমি কি আমাদের উপর রাগ করবে? আজ আমরা সব তোমার চেলা হব।

সম্যাসী। হা হা হা হা! এ তো খুব ভালো কথা। তার পরে আবার তোমরা সব শিশ্-সম্যাসী সেজো, আমি তোমাদের বুড়ো চেলা সাজব। এ বেশ খেলা, এ চমংকার খেলা।

ঠাকুরদাদা। প্রণাম হই। আপনি কে?

সন্যাসী। আমি ছাত্র।

ঠাকুরদাদা। আপনি ছাত্র!

সন্ন্যাসী। হাঁ, প্র্থিপত্র সব পোড়াবার জন্যে বের হয়েছি।

ঠাকুরদাদা। ও ঠাকুর, ব্রেছে। বিদ্যের বোঝা সমস্ত ঝেড়ে ফেলে দিব্যি একেবারে হালকা হয়ে সম্ব্রে পাড়ি দেবেন।

সম্যাসী। চোখের পাতার উপরে প**্**থির পাতাগ্বলো আড়াল করে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে— সেইগ্বলো খসিয়ে ফেলতে চাই।

ঠাকুরদাদা। বেশ, বেশ, আমাকেও একট্ব পায়ের ধ্বলো দেবেন। প্রভু, আপনার নাম বোধ করি শ্বনেছি— আপনি তো স্বামী অপূর্বানন্দ?

ছেলেরা। সম্যাসীঠাকুর, ঠাকুরদা কী মিথ্যে বকছেন। এমনি করে আমাদের ছ্রটি বয়ে যাবে। সম্যাসী। ঠিক বলেছ বংস, আমারও ছ্রটি ফ্রিয়ে আসছে।

ছেলেরা। তোমার কতদিনের ছ্বটি?

সম্যাসী। খ্ব অলপদিনের। আমার গ্রেমশায় তাড়া করে বেরিয়েছেন, তিনি বেশি দ্রে নেই, এলেন বলে।

ছেলেরা। ও বাবা, তোমারও গ্রেমশায়!

প্রথম বালক। সম্র্যাসী ঠাকুর, চলো আমাদের যেখানে হয় নিয়ে চলো। তোমার যেখানে খ্রিশ। ঠাকুরদাদা। আমিও পিছনে আছি ঠাকুর, আমাকেও ভূলো না।

সম্যাসী। আহা, ও ছেলেটি কে? গাছের তলার এমন দিনে প্র্থির মধ্যে ভূবে রয়েছে! বালকগণ। উপনন্দ।

প্রথম বালক। ভাই উপনন্দ, এসো ভাই। আমরা আজ সম্যাসী ঠাকুরের চেলা সেজেছি, তুমিও চলো আমাদের সপ্তো। তুমি হবে সর্দার চেলা।

উপনন্দ। না ভাই, আমার কাজ আছে।

ছেলেরা। কিছ্ম কাঞ্জ নেই, তুমি এসো।

উপনন্দ। আমার প্র্থি নকল করতে অনেকথানি বাকি আছে।

ছেলেরা। সে ব্ঝি কাজ! ভারি তো কাজ! ঠাকুর, তুমি ওকে বলো-না। ও আমাদের কথা শ্নবে না। কিণ্ডু উপনন্দকে না হলে মজা হবে না।

সম্যাসী। (পাশে বসিয়া) বাছা, তুমি কী কাজ করছ। আজ তো কাজের দিন না।

উপনন্দ। (সম্যাসীর মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া, পায়ের ধ্লা লইয়া) আজ ছুটির দিন— কিন্তু আমার ঋণ আছে, শোধ করতে হবে, তাই আজ কাছ করছি।

ঠাকুরদাদা। উপনন্দ, জগতে তোমার আবার ঋণ কিসের ভাই!

উপনন্দ। ঠাকুরদা, আমার প্রভু মারা গিয়েছেন; তিনি লক্ষেশ্বরের কাছে ঋণী; সেই ঋণ আমি প্রথি লিখে শোধ দেব।

ঠাকুরদাদা। হায় হায়, তোমার মতো কাঁচা বয়সের ছেলেকেও ঋণশোধ করতে হয়! আর এমন দিনেও ঋণশোধ। ঠাকুর, আজ নতুন উত্তরে হাওয়ায় ওপারে কাশের বনে ঢেউ দিয়েছে, এপারে ধানের খেতের সব্জে চোখ একেবারে ডুবিয়ে দিলে, শিউলি বন থেকে আকাশে আজ প্রজার গশ্ধ ভরে উঠেছে, এরই মাঝখানে ঐ ছেলেটি আজ ঋণশোধের আয়োজনে বসে গেছে—এও কি চক্ষে দেখা বায়?

সম্যাসী। বল কী, এর চেয়ে স্কুদর কি আর কিছ্ আছে। ঐ ছেলেটিই তো আজ সারদার বরপুত্র হয়ে তাঁর কোল উজ্জ্বল করে বসেছে। তিনি তাঁর আকাশের সমসত সোনার আলো দিয়ে ওকে ব্বকে চেপে ধরেছেন। আহা, আজ এই বালকের ঋণশোধের মতো এমন শুদ্র ফ্লেটি কি কোথাও ফ্টেছে, চেয়ে দেখো তো। লেখো, লেখো, বাবা, তুমি লেখো, আমি দেখি। তুমি পঙ্জির পর পঙ্জি লিখছ, আর ছ্টির পর ছুটি পাচ্ছ— তোমার এত ছুটির আয়োজন আমরা তো পশ্ড করতে পারব না। দাও বাবা, একটা পাঁথি আমাকে দাও, আমিও লিখি। এমন দিনটা সার্থক হোক।

ঠাকুরদাদা। আছে আছে, চশমাটা ট্যাঁকে আছে, আমিও বসে যাই-না।

প্রথম বালক। ঠাকুর, আমরাও লিখব। সে বেশ মজা হবে।

দিবতীয় বালক। হাঁ হাঁ, সে বেশ মজা হবে।

উপনন্দ। বল কী ঠাকুর, তোমাদের যে ভারি কম্ট হবে।

সম্যাসী। সেইজনোই বসে গেছি। আজ আমরা সব মজা করে কঘ্ট করব। কী বল, বাবা-সকল। আজ একটা কিছু কন্ট না করলে আনন্দ হচ্ছে না।

সকলে। (হাততালি দিয়া) হাঁ, হাঁ, নইলে মজা কিসের।

প্রথম বালক। দাও, দাও, আমাকে একটা প্রাথ দাও।

ন্বিতীয় বালক। আমাকেও একটা দাও-না।

উপনন্দ। তোমরা পারবে তো ভাই?

প্রথম বালক। খুব পারব। কেন পারব না।

উপনন্দ। প্রান্ত হবে না তো?

দিবতীয় বালক। কক্খনো না।

উপনন্দ। খুব ধরে ধরে লিখতে হবে কিন্তু।

প্রথম বালক। তা বুঝি পারি নে? আচ্ছা তুমি দেখো।

উপনন্দ। ভুল থাকলে চলবে না।

দ্বিতীয় বালক। কিচ্ছু ভুল থাকবে না!

প্ৰথম বালক। এ বেশ মজা হচ্ছে। পুৰ্থি শেষ করব তবে ছাড়ৰ।

দ্বিতীয় বালক। নইলে ওঠা হবে না।

তৃতীয় বালক। কী বল ঠাকুরদা, আজ লেখা শেষ করে দিয়ে তবে উপনন্দকে নিয়ে নোকো বাচ করতে যাব। বেশ মজা!

ছেলেরা। এই-যে পরদেশী, আমাদের পরদেশী।

#### শেশরের প্রবেশ

সম্যাসী। একি! তুমি পরদেশী না কি?

শেখর। পরদেশী আমার সাজমাত্র, আসলে আমি স্বদেশী।

সম্যাসী। সাজের দরকার কীছিল?

শেথর। 'রাজাকে সাজতে হয় সম্যাসী, রাজা যে কী জিনিস সেই বোঝবার জন্যে। যে-মান্ষ সব দেশেই দেশকে খ্রুতে চায় তাকে পরদেশী সাজতে হয়। এই আমাদের ঠাকুরদা ব্রুড়া হয়ে বসে আছেন ওটাও ওঁর সাজমান্ত—উনি যে বালক সেটা উনি বার্ধক্যের ভিতর দিয়ে খ্রুব ভালো করে চিনে নিচ্ছেন।

ঠাকুরদাদা। ভাই, এ খবর তুমি পেলে কোথা থেকে!

শেশর। সাজের ভিতর থেকে মান্বকে খ্রুজে বের করা, সেই তো আমার কাজ। ঠাকুরদা, আমি আগে থাকতে তোমাকে বলে রাখছি এই যে মান্বটিকে দেখছ, উনি বড়ো যে-সে লোক নন— একদিন হয়তো চিনতে পারবে।

ঠাকুরদাদা। সে আমি কিছু কিছু চিনেছি—নিজের বৃশ্বির গৃত্ব নয় ওঁরই দীপ্তির গৃত্ব। সম্যাসী। আর এই পরদেশীকে কিরকম ঠেকছে ঠাকুরদা।

ঠাকুরদাদা। সে আর কী বলব, যেন একেবারে চিরদিনের চেনা।

সম্যাসী। ঠিক বলেছ, আমার পক্ষেও তাই। কিন্তু আবার ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় যেন ওঁকে চেনবার জো নেই। উনি যে কিসের খোঁজে কখন কোথায় ফেরেন তা বোঝা শস্তু।

শেখর।

Tiel

আমি তারেই খুজে বেড়াই যে রয় মনে, আমার মনে।
ও সে আছে বলে

আকাশ জন্ডে ফোটে তারা রাতে, প্রাতে ফ্লুল ফ্টে রয় বনে।
সে আছে বলে চোখের তারার আলোয়
এত রংপের খেলা রঙের মেলা অসীম সাদায় কালোয়.
ও সে সপে থাকে বলে

আমার অপ্যে অপ্যে প্লেক লাগায় দখিন সমীরণে।
তারি বাণী হঠাৎ উঠে প্রের

আন্মনা কোন্ তানের মাঝে আমার গানের স্করে।
দ্থের দোলে হঠাৎ মোরে দোলায়
কাজের মাঝে লন্কিয়ে থেকে
আমারে কাজ ভোলায়।
সে মোর চিরদিনের বলে
তারি প্লকে মোর পলকগ্লি ভরে ক্ষণে ক্ষণে।

প্রথম বালক। কিন্তু আর লিখতে ভালো লাগছে না।
দিবতীয় বালক। না, আর নয়।
সকলে। আজ এই পর্যন্ত থাক্।
উপনন্দ। আমাকে বাঁচালে। এখন প্রথিগ্রাল ফিরে দাও।
প্রথম বালক। আছা পরদেশী, তুমি এত গান গাও কেন?
শেখর। আর কোনো গ্রণ যদি থাকত তা হলে গাইতেম না। ঐ দেখো-না কেন, তোমাদের
সেই লক্ষ্মীপেন্টা তো গান গায় না।

त्रकला ना, त्र एक फाया

শেখর। তার মানে, সার বস্তুর শ্বারা ভরতি হয়ে ও একেবারে নিরেট।

দ্বিতীয় বালক। প্রদেশী, তোমার দেশের গম্প ভূমি আমাদের শোনাবে?

শেথর। আমার দেশের গলপ ভারি অভ্ত!

সকলে। আমরা অভ্তুত গলপ শ্নব।

শেখর। আচ্ছা, তা হলে চলো, কোপাই নদীর ধার দিয়ে একবার পার্লভাঙায় তোমাদের ম্বিয়ে নিয়ে আসি গে। চলতে চলতে গলপ হবে।

সম্যাসী। এই দেখো, ওর সঙ্গে আমরা পারব না— আমাদের সব চেলা ভাঙিয়ে নিলে। শেখর। ভাঙিয়ে নেওয়া সহজ, কিন্তু টি কিয়ে রাখা শন্ত। এখনই ফিরে আসবে!

[বালকদলের সপ্তো শেখরের প্রস্থান

সন্ন্যাসী। বাবা উপনন্দ, তোমার প্রভুর কী নাম ছিল।

উপনন্দ। সরুরসেন।

সম্যাসী। স্বসেন! বীণাচার্য!

উপনন্দ। হাঁ ঠাকুর, তুমি তাঁকে জানতে?

সম্যাসী। আমি তাঁর বীণা শুনব আশা করেই এখানে এসেছিলেম।

উপনন্দ। তাঁর কি এত খ্যাতি ছিল!

ঠাকুরদাদা। তিনি কি এত বড়ো গ্লণী! তুমি তাঁর বাজনা শোনবার জন্যেই এদেশে এসেছ? তবে তো আমরা তাঁকে চিনি নি।

সম্যাসী। এখানকার রাজা?

ঠাকুরদাদা। এখানকার রাজা তো কোনোদিন তাঁকে জানেন নি, চক্ষেও দেখেন নি। তুমি তাঁর বাঁগা কোথায় শুনলো!

সম্যাসী। তোমরা হয়তো জান না বিজয়াদিত্য বলে একজন রাজা—

ঠাকুরদাদা। বল কী ঠাকুর! আমরা অত্যন্ত মূর্খ, গ্রামা, তাই বলে বিজয়াদিত্যের নাম জানব না এও কি হয়? তিনি যে আমাদের চক্রবতী সম্লাট।

সম্যাসী। তা হবে। তা সেই লোকটির সভায় একদিন স্বসেন বীণা বাজিয়েছিলেন তথন শ্নেছিলেম। রাজা তাঁকে রাজধানীতে রাখবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেও কিছ্তুতেই পারেন নি।

ঠাকুরদাদা। হায় হায়, এত বড়ো লোকের আমরা কোনো আদর করতে পারি নি! সম্মাসী। বাবা উপনন্দ, তোমার সংগ্য তার কিরক্মে সম্বন্ধ হল?

উপনন্দ। ছোটো বয়সে আমার বাপ মারা গেলে আমি অন্য দেশ থেকে এই নগরে আশ্ররের জন্যে এসেছিলেম। সেদিন শ্রাবণমাসের সকাল বেলায় আকাশ ভেঙে বৃদ্ধি পড়ছিল, আমি লোকনাথের মন্দিরের এককোণে দাঁড়াব বলে প্রবেশ করছিলেম। প্রোহিত আমাকে বোধ হয় নীচ জাত মনে করে তাড়িয়ে দিলেন। সেদিন সকালে সেইখানে বসে আমার প্রভু বীণা বাজাচ্ছিলেন। তিনি তখনই মন্দির ছেড়ে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন—বলঙ্গেন, এসো বাবা, আমার ঘরে এসো। সেইদিন থেকে ছেলের মতো তিনি আমাকে কাছে রেখে মান্য করেছেন—লোকে তাঁকে কত কথা বলেছে তিনি কান দেন নি। আমি তাঁকে বলেছিলেম, প্রভু, আমাকে বীণা বাজাতে শেখান, আমি তা হলে কিছ্ কিছ্ উপার্জন করে আপনার হাতে দিতে পারব; তিনি বললেন বাবা, এ বিদ্যা পেট ভরাবার নয়; আমার আর এক বিদ্যা জানা আছে তাই তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে আমাকে রঙ দিয়ে চিন্ন করে পর্বথি লিখতে শিখিয়েছেন। যখন অত্যন্ত অচল হয়ে উঠত তখন তিনি মাঝে মাঝে বিদেশে গিয়ে বীণা বাজিয়ে টাকা নিয়ে আসতেন। এখানে তাঁকে সকলে পাগল বলেই জানত।

সন্ধ্যাসী। স্বরসেনের বীণা শ্বনতে পেলেম না, কিল্ডু বাবা উপনন্দ, তোমার কল্যাণে তাঁর আর এক বীণা শ্বনে নিল্ম, এর স্বর কোনোদিন ভূলব না। বাবা, লেখো, লেখো। আমরা ততক্ষণ আমাদের দলবলের থবর নিয়ে আসি গে।

[ **প্রস্থা**ন

#### শেখর ও রাজা সোমপালের প্রবেশ

শেখর। বিজয়াদিত্যকে তুমি হার মানাতে চাও, তা হলে আগে ঐ অপ্রানন্দ সম্ন্যাসীকে বশ করো। রাজা সোমপাল, তিনিও নিশ্চয় তোমার মনের কথা জানেন।

সোমপাল। কোথায় তাঁকে পাব?

শেখর। তিনি এখানেই এসেছেন আমি জানি। কাছাকাছি কোথায় আছেন।

সোমপাল। দেখো আমি লোক চিনি। তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে তোমার শ্বারা আমার কাজ উম্ধার হবে।

শেখর। তা হতেও পারে, অসম্ভব নয়। বিজয়াদিত্যকে বশ করবার ফন্দি আমি হয়তো তোমাকে কিছু কিছু বলে দিতে পারব।

সোমপাল। দেখো, তোমাকে আমি রাজমন্ত্রী করে দেব।

শেথর। আমার যদি মন্ত্রণা চাও তা হলে আমাকে মন্ত্রী কোরো না। মন্ত্রণা দেওয়াই যার কাজ তার মন্ত্রণা কোনো রাজার ভালো লাগে না। বিজয়াদিত্যের সভায় যে একজন কবি আছে, আমি দেখেছি—

সোমপাল। আরে ছি ছি, সে-ও আবার কবি হল! ঐ তো রায়শেখরের কথা বলছ?

শেথর। হাঁ, সেই বটে।

সোমপাল। সে আমার বিদ্যকেরও যোগ্য নয়।

শেখর। একেবারেই নয়।

সোমপাল। বিজয়াদিতা যেমন রাজা তার কবিটিও তেমনি।

শেখর। তাই তো অনেকে বলে। তোমার সভায় তাকে-

সোমপাল। আমার সভায় যতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণ কিছুতেই—

শেখর। নিশ্চয়ই। ততক্ষণ সে—

সোমপাল। সে-কথা পরে হবে। এখন সম্যাসীকে তুমি খংজে বের করো; দেখা হলেই তাকে আমার রাজসভায় পাঠিয়ে দিয়ো, বিলম্ব কোরো না। আমি বরণ্ড আমার দতেকে পাঠিয়ে দিছি।

[উভরের প্রস্থান

# সম্যাসী ও ঠাকুরদাদার প্রবেশ

সম্যাসী। উপনন্দ, ঐ যে পরদেশী এসেছে—ওকে দেখে তোমার মনে হয় না কি, তোমার আচার্য স্বরসেনেরই ও জন্ডি?

উপনন্দ। আমার মনে হচ্ছিল আমি ষেন তাঁরই বীণা শ্নছি।

সম্যাসী। তুমি যেমন তাঁকে পেয়েছিলে তেমনি করেই এই মান্**ষ**টিকে পাৰে।

উপনন্দ। উনি কি আমাকে নেবেন?

সন্ন্যাসী। ওর মুখ দেখেই কি ব্রুতে পার নি?

উপনন্দ। পেরেছি। আমার প্রভূই বৃঝি ওঁকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

#### লক্ষেবরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। আ সর্বনাশ! যেখানটিতে আমি কোটো পা;তে রেখেছিলমে ঠিক সেই জায়গাটিতেই ষে উপনম্প বসে গেছে! আমি ভেবেছিলেম ছোঁড়াটা বোকা ব্রিঝ তাই পরের ঋণ শা্ধতে এসেছে। তা তো নয় দেখছি! পরের ঘাড় ভাঙাই ওর ব্যাবসা। আমার গন্ধমোতির খবর পেয়েছে। একটা সন্ন্যাসীকেও কোথা থেকে জর্টিয়ে এনেছে দেখছি। সন্ন্যাসী হাত চেলে জায়গাটা বের করে দেবে। উপনন্দ!

উপনন্দ। কী।

नक्ष्मन्दर । ७५ ७५ के जायुगा त्यरक । এখान की कराउ अर्जाह्म ।

উপনন্দ। অমন করে চোখ রাঙাও কেন? এ কি তোমার জায়গা নাকি?

লক্ষেশ্বর। এটা আমার জায়গা কি না সে খোঁজে তোমার দরকার কী হে বাপন্! ভারি সেয়ানা দেখছি! তুমি বড়ো ভালোমান্ষটি সেজে আমার কাছে এসেছিলে। আমি বলি সত্যিই ব্রিথ প্রভুর ঋণশোধ করবার জন্যেই ছোঁড়াটা আমার কাছে এসেছে— কেননা, সেটা রাজার আইনেও আছে—

উপনন্দ। আমি তো সেইজন্যেই এখানে প্রথি লিখতে এসেছি।

লক্ষেশ্বর। সেইজন্যেই এসেছ বটে! আমার বয়স কত আন্দান্ধ করছ বাপা, আমি কি শিশা। সম্যাসী। কেন বাবা, তুমি কী সন্দেহ করছ?

লক্ষেশ্বর। কী সন্দেহ করছি! তুমি তা কিছ্ব জান না! বড়ো সাধ্ব! ভণ্ড সম্যাসী কোথাকার।

ঠাকুরদাদা। আরে কী বলিস লখা। আমার ঠাকুরকে অপমান!

উপনন্দ। এই রঙবাটা নোড়া দিয়ে তোমার মূখ গ্র্বিড়য়ে দেব-না? টাকা হয়েছে বলে অহংকার! কাকে কী বলতে হয় জান না! [সম্মাসীর পশ্চাতে লক্ষেশ্বরের লক্ষায়ন]

সন্ত্যাসী। আরে কর কী ঠাকুরদা, কর কী বাবা! লক্ষেশ্বর তোমাদের চেয়ে ঢের বেশি মান্ষ চেনে। যেমনি দেখেছে অমনি ধরা পড়ে গেছে। ভণ্ড সন্ত্যাসী যাকে বলে! বাবা লক্ষেশ্বর, এত দেশের এত মান্য ভূলিয়ে এলেম, তোমাকে ভোলাতে পারলেম না।

লক্ষেণ্বর। না, ঠিক ঠাওরাতে পারছি নে। হয়তো ভালো করি নি। আবার শাপ দেবে কি কী করবে! তিনখানা জাহাজ এখনো সম্দ্রে আছে। (পায়ের ধ্লা লইয়া) প্রণাম হই ঠাকুর! হঠাৎ চিনতে পারি নি। বির্পাক্ষের মন্দিরে আমাদের ঐ বিকটানন্দ বলে একটা সম্যাসী আছে আমি বলি সেই ভণ্ডটাই ব্রিথ! ঠাকুরদা, তুমি এক কাজ করো। সম্যাসী ঠাকুরকে আমার ঘরে নিয়ে যাও, আমি ওঁকে কিছু ভিক্ষে দিয়ে দেব। আমি চললেম বলে। তোমরা এগোও।

ঠাকুরদাদা। তোমার বড়ো দয়া! তোমার ঘরের এক মুঠো ঢাল নেবার জন্যে ঠাকুর সাত সিন্ধ; পেরিয়ে এসেছেন!

সহ্যাসী। বল কী ঠাকুরদা! এক মুঠো চাল যেখানে দ্র্লভি সেখান থেকে সেটি নিতে হবে বৈকি! বাবা লক্ষেশ্বর, চলো তোমার ঘরে।

লক্ষেশ্বর। আমি পরে যাচ্ছি, তোমরা এগোও। উপনন্দ, তুমি আগে ওঠো। ওঠো, শীঘ্ন ওঠো বলছি, তোলো তোমার প্রথিপত্র।

উপনন্দ। আছা তবে উঠলেম, কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ রইল না।

লক্ষেশ্বর। না থাকলেই যে বাঁচি বাবা! আমার সম্বন্ধে কাজ কী। এতদিন তো আমার বেশ চলে যাচ্ছিল।

উপনন্দ। আমি যে ঋণ স্বীকার করেছিলেম তোমার কাছে এই অপমান সহ্য করেই তার থেকে মুভি গ্রহণ করলেম। বাস্, চুকে গেল।

9900

লক্ষেশ্বর। ওরে! সব ঘোড়সওয়ার আসে কোথা থেকে! রাজা আমার গজমোতির থবর পেলে নাকি! এর চেয়ে উপনন্দ যে ছিল ভালো। এখন কী করি। (সম্যাসীকে ধরিয়) ঠাকুর, তোমার পায়ে ধরি, তুমি ঠিক এইখানিটিতে বোসো—এই যে এইখানে—আর একট্ব বাঁ দিকে সরে এসো—এই হয়েছে। খ্ব চেপে বোসো। রাজাই আস্বৃক আর সম্লাটই আস্বৃক তুমি কোনোমতেই এখান থেকে উঠো না। তা হলে আমি তোমাকে খ্বিশ করে দেব।

ঠাকুরদাদা। আরে লখা করে কী। হঠাৎ খেপে গেল নাকি।

লক্ষেশ্বর । ঠাকুর, আমি তবে একট্ব আড়ালে যাই । আমাকে দেখলেই রাজার টাকার কথা মনে পড়ে যায় । শাব্রা লাগিয়েছে আমি সব টাকা প<sup>2</sup>তে রেখেছি— শ<sup>2</sup>নে অবিধ রাজা যে কত জায়গায় ক্প খ<sup>2</sup>ড়তে আরম্ভ করেছেন তার ঠিকানা নেই । জিজ্ঞাসা করলে বলেন, প্রজাদের জলদান করছেন । কোন্দিন আমার ভিটেবাড়ির ভিত কেটে জলদানের হ্কুম হবে, সেই ভয়ে রাত্রে ঘ্নমাতে পারি নে ।

প্রস্থান

#### রাজদ্তের প্রবেশ

রাজদ্ত। সম্যাসীঠাকুর, প্রণাম হই। আপনিই তো অপ্রানন্দ?

সন্ন্যাসী। কেউ কেউ আমাকে তাই বলেই তো জানে।

রাজদ**্**ত। আপনার অসামান্য ক্ষমতার কথা চারি দিকে রাজ্ম হয়ে গেছে। আমাদের মহারাজ সোমপাল আপনার সংখ্যা দেখা করতে ইচ্ছা করেন।

সম্যাসী। যখনই আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন তখনই আমাকে দেখতে পাবেন।

রাজদ্ত। আপনি তা হলে যদি একবার---

সম্যাসী। আমি একজনের কাছে প্রতিশ্রত আছি এইখানেই আমি অচল হয়ে বসে থাকব। অতএব আমার মতো অকিণ্ডন অকর্মণ্যকেও তোমার রাজার যদি বিশেষ প্রয়োজন থাকে তা হলে তাঁকে এইখানেই আসতে হবে।

রাজদতে। রাজোদ্যান অতি নিকটেই—ঐখানেই তিনি অপেক্ষা করছেন।

সম্যাসী। যদি নিকটেই হয় তবে তো তাঁর আসতে কোনো কণ্ট হবে না।

রাজদ্ত। যে আজ্ঞা, তবে ঠাকুরের ইচ্ছা তাঁকে জানাই গে।

[ প্রস্থান

ঠাকুরদাদা। প্রভু, এখানে রাজসমাগমের সম্ভাবনা হয়ে এল আমি তবে বিদায় হই। সম্যাসী। ঠাকুরদা, তুমি আমার শিশ্ব বন্ধ্গবিলকে নিয়ে ততক্ষণ আসর জমিয়ে রাখো, আমি বেশি বিলম্ব করব না।

ঠাকুরদাদা। রাজার উৎপাতই ঘট্ক আর অরাজকতাই হোক আমি প্রভুর চরণ ছার্ড়াছ নে।

প্রস্থান

#### লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর । ঠাকুর, তুমিই অপ্রোনন্দ ! তবে তো বড়ো অপরাধ হয়ে গেছে। আমাকে মাপ করতে হবে।

সম্যাসী। তুমি আমাকে ভন্ডতপঙ্গ্বী বলেছ এই যদি তোমার অপরাধ হয় আমি তোমাকে মাপ করলেম।

লক্ষেশ্বর। বাবাঠাকুর, শা্ধা মাপ করতে তো সকলেই পারে—সে ফাঁকিতে আমার কী হবে। আমাকে একটা কিছা ভালো রকম বর দিতে হচ্ছে। যখন দেখা পেরেছি তখন শা্ধা হাতে ফিরছিনে।

সন্ন্যাসী। কীবর চাই।

লক্ষেশ্বর। লোকে যতটা মনে করে ততটা নয়, তবে কিনা আমার অল্পেস্বরূপ কিছ্ জুমেছে— সে অতি বংসামান্য—তাতে আমার মনের আকাঙ্কা তো মিটছে না। শরংকাল এসেছে, আর ঘরে বসে থাকতে পার্রছি নে—এখন বাণিজ্যে বেরোতে হবে। কোথায় গেলে স্ক্রবিধা হতে পারে আমাকে সেই সম্ধানটি বলে দিতে হবে— আমাকে আর যেন ঘ্রুরে বেড়াতে না হয়।

সম্যাসী। আমিও সেই সন্ধানেই আছি, আর যেন ঘ্রতে না হয়।

लक्ष्म्यतः। यहा की ठाकूतः।

সম্যাসী। আমি সতাই বলছি।

नक्तम्वत । ७३, जत्व स्नरे कथाणेरे वला । वावा, त्जामना वामापन काराय स्मामा ।

সন্ন্যাসী। তার সন্দেহ আছে?

লক্ষেশ্বর। (কাছে ঘেষিয়া বাসয়া মৃদ্বুস্বরে) সন্ধান কিছু পেয়েছ?

সম্যাসী। কিছু পেয়েছি বৈকি। নইলে এমন করে ঘুরে বেড়াব কেন?

লক্ষেশ্বর। (সম্যাসীর পা চাপিয়া ধরিয়া) বাবাঠাকুর, আর-একট্র খোলসা করে বলো। তোমার পা ছ্বা বলছি আমিও তোমাকে একেবারে ফাঁকি দেব না। কী খাঁজছ বলো তো, আমি কাউকে বলব না।

সম্যাসী। তবে শোনো। লক্ষ্মী যে সোনার পশ্মটির উপরে পা দুর্খান রাথেন আমি সেই পশ্মটির খোঁজে আছি।

লক্ষেশ্বর। ও বাবা! সে তো কম কথা নয়। তা হলে যে একেবারে সকল ল্যাঠাই চোকে। ঠাকুর, ভেবে ভেবে এ তো তুমি আছা বৃদ্ধি ঠাওরেছ। কোনোগতিকে পশ্মটি যদি জোগাড় করে আন তা হলে লক্ষ্মীকৈ আর তোমার খাজতে হবে না, লক্ষ্মীই তোমাকে খাজে বেড়াবেন; এ নইলে আমাদের চণ্ডলা ঠাকর্নটিকে তো জব্দ করবার জো নেই। তোমার কাছে তাঁর পা দ্খানিই বাঁধা থাকবে। তা তুমি সম্যাসী মানুষ, একলা পেরে উঠবে? এতে তো খরচপর আছে। এক কাজ করো-না বাবা, আমরা ভাগে ব্যাবসা করি।

সন্ন্যাসী। তা হলে তোমাকে যে সন্ন্যাসী হতে হবে। বহুকাল সোনা ছুংতেই পাবে না। লক্ষেশ্বর। সে যে শস্ক কথা।

সম্যাসী। সব ব্যাবসা যদি ছাড়তে পার তবেই এ ব্যাবসা চলবে।

লক্ষেশ্বর। শেষকালে দ্ব ক্ল যাবে না তো? যদি একেবারে ফাঁকিতে না পড়ি তা হলে তোমার তালপ বয়ে তোমার পিছন পিছন চলতে রাজি আছি। সতি বলছি ঠাকুর, কারো কথায় বড়ো সহজে বিশ্বাস করি নে—কিন্তু তোমার কথাটা কেমন মনে লাগছে। আছা! আছা রাজি! তোমার চেলাই হব। ঐ রে রাজা আসছে! আমি তবে একট্ব আড়ালে দাঁড়াই গো।

বন্দীগণের গান
রাজরাজেন্দ্র জয় জয়তু জয় হে!
ব্যাপত পরতাপ তব বিশ্বময় হে!
দ্রুখদলদলন তব দশ্ভ ভয়কারী,
শাহ্জনদপহির দীশ্ত তরবারি,
সংকট শারণ্য তুমি দৈন্যদ্রখহারী,
মৃত্ত অবরোধ তব অভ্যুদয় হে!

রাজা সোমপালের প্রবেশ

সোমপাল। প্রণাম হই ঠাকুর।

সহ্যাসী। জয় হোক। কী বাসনা তোমার।

সোমপাল। সে-কথা নিশ্চয় তোমার অগোচর নেই। আমি অখণ্ড রাজ্যের অধীশ্বর হতে চাই প্রভূ!

সম্যাসী। তা হলে গোড়া থেকে শ্রু করো। তোমার খণ্ডরাজ্যটি ছেড়ে দাও।

সোমপাল। পরিহাস নয় ঠাকুর! বিজয়াদিত্যের প্রতাপ আমার অসহ্য বোধ হয়, আমি তার সামন্ত হয়ে থাকতে পারব না।

সম্যাসী। রাজন্, তবে সত্য কথা বলি, আমার পক্ষেও সে ব্যক্তি অসহ্য হয়ে উঠেছে। সোমপাল। বল কী ঠাকুর! সম্যাসী। এক বর্ণও মিথ্যা বলছি নে। তাকে বশ করবার জন্যেই আমি মন্দ্রসাধনা করছি।

সোমপাল। তাই তুমি সন্ন্যাসী হয়েছ?

সম্যাসী। তাই বটে।

সোমপাদ। মন্তে সিদ্ধি লাভ হবে?

সন্ন্যাসী। অসম্ভব নেই।

সোমপাল। তা হলে ঠাকুর, আমার কথা মনে রেখো। তুমি যা চাও আমি তোমাকে দেব। যদি সে বশ মানে তা হলে আমার কাছে যদি—

সম্যাসী। তা বেশ, সেই চক্রবতী সমাটকে আমি তোমার সভায় ধরে আনব।

সোমপাল। কিন্তু বিশেষ করতে ইচ্ছা করছে না। শরংকাল এসেছে—সকাল বেলা উঠে বেতসিনীর জলের উপর যথন আম্বিনের রোদ্র পড়ে তখন আমার সৈন্যসামনত নিয়ে দিশ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। যদি আশীর্বাদ কর তা হলে—

সম্যাসী। কোনো প্রয়োজন নেই; শরংকালেই আমি তাকে তোমার কাছে সমপূর্ণ করব, এই তো উপযুক্ত কাল। তুমি তাকে নিয়ে কী করবে।

সেমপাল। আমার একটা কোনো কাজে লাগিয়ে দেব— তার অহংকার দূর করতে হবে।
সম্যাসী। এ তো খুব ভালো কথা। যদি তার অহংকার চূর্ণ করতে পার তা হলে ভারি খুনিশ
হব।

সোমপাল। ঠাকুর, চলো আমার রাজভবনে।

সম্যাসী। সেটি পারছি নে। আমার দলের লোকদের অপেক্ষায় আছি। তুমি যাও বাবা। আমার জন্যে কিছ্ ভেবো না। তোমার মনের বাসনা যে আমাকে ব্যক্ত করে বলেছ এতে আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে। বিজয়াদিত্যের যে এত শগ্র জমে উঠেছে তা তো আমি জানতেম না!

সোমপাল। তবে বিদায় হই। প্রণাম!

প্রথান

(প্নেশ্চ ফিরিয়া আসিয়া) আচ্ছা ঠাকুর, তুমি তো বিজয়াদিতাকে জান, সত্য করে বলো দেখি, লোকে তার সম্বন্ধে যতটা রটনা করে ততটা কি সত্য?

সম্যাসী। কিছুমার না। লোকে তাকে একটা মৃত্য রাজা বলে মনে করে কিন্তু সে নিতান্তই সাধারণ মানুষের মতো। তার সাজসম্জা দেখেই লোকে ভূলে গেছে।

সোমপাল । বল কী ঠাকুর ! হা হা হা হা ! আমিও তাই ঠাউরেছিলাম । আাঁ! নিতা•তই সাধারণ মানুষ !

সম্যাসী। আমার ইচ্ছে আছে, আমি তাকে সেইটে আচ্ছা করে ব্রিঝয়ে দেব। সে যে রাজার পোশাক পরে ফাঁকি দিয়ে অন্য পাঁচ জনের চেয়ে নিজেকে মসত একটা কিছ্ বলে মনে করে আমি তার সেই ভুলটা একেবারে ঘ্রিচয়ে দেব।

সোমপাল। ঠাকুর, তুমি সব ফাঁস করে দাও। ও যে মিথ্যে রাজা, ভূয়ো রাজা, সে যেন আর ছাপা না থাকে। ওর বড়ো অহংকার হয়েছে।

সম্যাসী। আমি তো সেই চেণ্টাতেই আছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, যতক্ষণ না আমার অভিপ্রায় সিন্ধ হয় আমি সহজে ছাড়ব না।

সোমপাল। প্রণাম!

[ প্রস্থান

উপনান্দর প্রবেষ

উপনন্দ। ঠাকুর, আমার মনের ভার তো গেল না। সম্যাসী। কীহল বাবা! উপনন্দ। মনে করেছিলেম লক্ষেশ্বর যথন আমাকে অপমান করেছে তথন ওর কাছে আমি আর খণ স্বীকার করব না। তাই পর্নথপত্র নিয়ে ঘরে ফিরে গিরেছিলেম। সেখানে আমার প্রভূর বীণাটি নিয়ে তার ধ্বলো ঝাড়তে গিয়ে তারগন্নি বেজে উঠল—অমনি আমার মনটার ভিতর যে কেমন হল আমি বলতে পারি নে। সেই বীণার কাছে লন্টিয়ে পড়ে ব্বক ফেটে আমার চোথের জল পড়তে লাগল। মনে হল আমার প্রভূর কাছে আমি অপরাধ করেছি। লক্ষেশ্বরের কাছে আমার প্রভূ খণী হয়ে রইলেন আর আমি নিশ্চিনত হয়ে আছি! ঠাকুর, এ তো আমার কোনোমতেই সহা হছে না। ইছে করছে আমার প্রভূর জন্যে আজ আমি অসাধ্য কিছ্ব একটা করি। আমি তোমাকে মিথ্যা বলছি নে, তাঁর ঋণ শোধ করতে যদি আজ প্রাণ দিতে পারি তা হলে আমার খ্ব আনন্দ হবে—মনে হবে আজকের এই স্বন্দর শরতের দিন আমার পক্ষে সার্থ ক হল।

সন্ন্যাসী। বাবা, তুমি যা বলছ সত্যই বলছ।

উপনন্দ! ঠাকুর, তুমি তো অনেক দেশ ঘ্রেছে, আমার মতো অকর্মণ্যকেও হাজার কার্যাপণ দিয়ে কিনতে পারেন এমন মহাত্মা কেউ আছেন? তা হলেই ঋণটা শোধ হয়ে যায়। এ নগরে যদি চেটা করি তা হলে বালক বলে ছোটো জাত বলে সকলে আমাকে খ্র কম দাম দেবে।

সম্যাসী। না বাবা, তোমার মূল্য এখানে কেউ ব্রুবে না। আমি ভাবছি কী, যিনি তোমার প্রভুকে অত্যন্ত আদর করতেন সেই বিজয়াদিত্য বলে রাজাটার কাছে গেলে কেমন হয়?

উপনন্দ। বিজয়াদিত্য? তিনি যে আমাদের সমাট!

সহ্যাসী। তাই নাকি?

উপনন্দ। তুমি জান না বুর্নি।?

সন্ন্যাসী। তা হবে। না-হয় তাই হল।

উপনন্দ। আমার মতো ছেলেকে তিনি কি দাম দিয়ে কিনবেন?

সন্ন্যাসী। বাবা, বিনাম্লো কেনবার মতো ক্ষমতা তাঁর যদি থাকে তা হলে বিনাম্লোই কিনবেন। কিন্তু তোমার ঋণট্নুকু শোধ করে না দিতে পারলে তাঁর এত ঋণ জমবে যে তাঁর রাজভাতার লাজ্জিত হবে, এ আমি তোমাকে সত্যই বলছি।

উপনন্দ। ঠাকুর, এও কি সম্ভব?

সম্যাসী। বাবা, জগতে কেবল কি এক লক্ষেশ্বরই সম্ভব, তার চেয়ে বড়ো সম্ভাবনা কি আর কিছ্,ই নেই?

উপনন্দ। আচ্ছা, যদি সে সম্ভব হয় তো হবে, কিন্তু আমি ততদিন প্থিগন্লি নকল করে কিছ্ম কিছ্ম শোধ করতে থাকি—নইলে আমার মনে বড়ো গ্লানি হচ্ছে।

সম্যাসী। ঠিক কথা বলেছ বাবা। বোঝা মাথায় তুলে নাও, কারো প্রত্যাশায় ফেলে রেখে সময় বইয়ে দিয়ো না।

উপনন্দ। তা হলে চললেম ঠাকুর। তোমার কথা শন্নে আমি মনে কত যে বল পেয়েছি সে আমি বলে উঠতে পারি নে।

[ প্রস্থান

#### লক্ষেত্রের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। ঠাকুর, অনেক ভেবে দেখলেম— পারব না। তোমার চেলা হওয়া আমার কর্ম নয়। বা পেয়েছি তা অনেক দ্বঃখে পেয়েছি, তোমার এক কথায় সব ছেড়ে ছব্রড়ে দিয়ে শেষকালে হায়-হায় করে মরব! আমার বেশি আশায় কাজ নেই।

সন্ন্যাসী। সে কথাটা ব্রালেই হল।

লক্ষেশ্বর। ঠাকুর, এবার একট্বখানি উঠতে হচ্ছে।

সন্ন্যাসী। (উঠিয়া) তা হলে তোমার কাছ থেকে ছুটি পাওয়া গেল।

লক্ষেশ্বর। (মাটি ও শ্বৃত্পদা সরাইয়া কোটা বাহির করিয়া) ঠাকুর, এইট্কুর জন্যে আজ সকাল থেকে সমস্ত হিসাব কিতাব ফেলে রেখে এই জারগাটার চার দিকে ভূতের মতো ঘ্রে বৈড়িয়েছি। এই-যে গজমোতি, এ আমি তোমাকে আজ প্রথম দেখালেম। আজ পর্যণত কেবলই এটাকে ল্বাকিয়ে ল্বাকিয়ে বেড়িয়েছি; তোমাকে দেখাতে পেরে মনটা তব্ব একট্ব হালকা হল। (সন্ন্যাসীর হাতের কাছে অগ্রসর করিয়াই তাড়াতাড়ি ফিরাইয়া লইয়া) না, হল না! তোমাকে যে এত বিশ্বাস করলেম, তব্ব এ জিনিস একটিবার তোমার হাতে তুলে দিই এমন শক্তি আমার নেই। এই-যে আলোতে এটাকে তুলে ধরেছি আমার ব্বের ভিতরে যেন গ্রুগ্রুর করছে। আচ্ছা ঠাকুর, বিজয়াদিত্য কেমন লোক বলো তো। তাকে বিক্রি করতে গেলে সে তো দাম না দিয়ে এটা আমার কাছে থেকে জার করে কেড়ে নেবে না? আমার ঐ এক ম্শকিল হয়েছে। আমি এটা বেচতেও পারছি নে, রাখতেও পারছি নে, এর জন্যে আমার রাত্রে ঘ্রম হয় না। বিজয়াদিত্যকে তুমি বিশ্বাস কর?

সম্যাসী। সব সময়েই কি তাকে বিশ্বাস করা যায়?

লক্ষেশ্বর। সেই তো মুশকিলের কথা। আমি দেখছি, এটা মাটিতেই পোঁতা থাকবে, হঠাং কোন্দিন মরে যাব, কেউ সম্থানও পাবে না।

সম্যাসী। রাজাও না, সম্লাটও না, ঐ মাটিই সব ফাঁকি দিয়ে নেবে। তোমাকেও নেবে, আমাকেও নেবে।

লক্ষেশ্বর । তা নিক গে, কিন্তু আমার কেবলই ভাবনা হয়, আমি মরে গেলে কোথা থেকে কে এসে হঠাৎ হয়তো খ্রুড়তে খ্রুড়তে ওটা পেয়ে যাবে। যাই হোক ঠাকুর, কিন্তু তোমার মুখে ঐ সোনার পদ্মর কথাটা আমার কাছে বড়ো ভালো লাগে। আমার কেমন মনে হছে, ওটা তুমি হয়তো খ্রুজে বের করতে পারবে। কিন্তু তা হোক গে, আমি তোমার চেলা হতে পারব না। প্রণাম।

[ প্রস্থান

# ঠাকুরদাদা ও শেখরের প্রবেশ

সম্যাসী। ওহে পরদেশী, তুমি তো মানুষের ভিতরকার মতলব সব দেখতে পাও। তুমি জান আমি বেরিয়েছিল ম বিশেবর ঋণশোধ করতে।

ঠাকুরদাদা। কী ঋণ প্রভু. আমাকে একট্ব ব্রিঝয়ে বলবেন না?

সন্ন্যাসী। আনন্দের ঋণ ঠাকুরদা। শরতে যে সোনার আলোয় স্থা ঢেলে দিয়েছে—তার শোধ করতে চাই যদি তো হৃদয় ঢেলে দিতে হবে। ওহে উদাসী, তুমি বল কী?

শেখর।

काळ

দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া তোমায় আমায় জনম জনম এই চলেছে মরণ কভু তারে থামায়? যখন তোমার গানে আমি জাগি আকাশে চাই তোমার লাগি. একতারাতে আমার গানে আবার মাটির পানে তোমায় নামায়। তোমার সোনার আলোর ধারা ওগো তার ধারি ধার, কালো মাটির ফ্ল ফ্রিটিয়ে আমার শোধ করি তার। শরৎ-রাতের শেফালি বন আমার সৌরভেতে মাতে যখন, পালটা সে তান লাগে তব তখন

শ্রাবণ-রাতের প্রেম বরিষায়।

সন্ন্যাসী। এই ঋণশোধের ছবি আমি দেখে নিলেম ঐ উপনন্দের মধ্যে। ঐ তো প্রেমের ঋণ প্রেম দিয়ে শুধছে। উপনন্দকে তুমি দেখেছ?

শেখর। হাঁ তাঁকে দেখে নিয়েছি, ব্ঝেও নিয়েছি। ছেলেদের ম্থে উপনন্দ আর ঠাকুরদা এই দ্ই নাম বাজছে। তাদের কাছে থেকে ওর সব খবর পেল্ম।

সম্যাসী। ওকে সবাই ভালোবাসে, কেননা ও যে দরংখের শোভায় স্কর।

শেখর। ঠাকুর, যদি তাকিয়ে দেখ তবে দেখবে সব সন্নরই দ্বংথের শোভায় সন্নর। এই ষে ধানের খেত আজ সব্জ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে এর শিকড়ে শিকড়ে পাতায় পাতায় ত্যাগ। মাটি থেকে জল থেকে হাওয়া থেকে যা-কিছ্ব ও পেয়েছে সমস্তই আপন প্রাণের ভিতর দিয়ে একেবারে নিংডে নিয়ে মঞ্জরীতে মঞ্জরীতে উৎসর্গ করে দিলে। তাই তো চোথ জবিভায়ে গেল।

সন্ম্যাসী। ঠিক বলেছ উদাসী, প্রেমের আনন্দে উপনন্দ দ্বংখের ভিতর দিয়ে জীবনের ভরা খেতের ফসল ফলিয়ে তুললে।

শেখর। ঐ দৃঃখের রতনমালা বিশেবর কণ্ঠে ঝলমল করছে।

গান

সোনার থালায় সাজাব আজ দুখের অগ্রহার। জননী গো. গাঁথব তোমার গলার মুক্তাহার। চন্দ্রসূর্যে পায়ের কাছে মালা হয়ে জডিয়ে আছে. তোমার বুকে শোভা পাবে আমার দ,থের অলংকার। ধনধান্য তোমারি ধন কী করবে তা কও. দিতে চাও তো দিয়ো আমায়. নিতে চাও তো লও। দুঃখ আমার ঘরের জিনিস, খাঁটি রতন তই তো চিনিস. তোর প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস, এ মোর অহংকার।

#### লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। এই যে, এ লোকটি এখানে এসে জ্বটেছে। (চোখ টিপিয়া) ঠাকুরদা, একে চিনতে পেরেছ কি, ইনি একজন সন্ধানী লোক।

শেথর। সেইজন্যেই তো তোমাকে ছেড়ে এখন একে ধরেছি। লক্ষেশ্বর। একে দেখে ঠাউরেছ ওঁর সঞ্চয় কিছ্ব আছে, আমার মতো অকিণ্ডন না। দেশেথর। ঠিক বটো সেইজন্যে লেগে আছি, আদায় না করে ছাড়ছি নে।

লক্ষেশ্বর। কিন্তু এতক্ষণ তোমরা তিনজনে মিলে চুপিচুপি কী পরামর্শ করছিলে বলো দেখি?

সন্ন্যাসী। আমাদের সেই সোনার পন্মের পরামর্শ।

লক্ষেশ্বর। আয়াঁ! এরই মধ্যে সমস্ত ফাঁস করে বসে আছ? বাবা, তুমি এই ব্যাবসাব্যাম্থি নিয়ে সোনার পদ্মর আমদানি করবে? তবেই হরেছে। তুমি যেই মনে করলে আমি রাজি হলেম না অমনি তাড়াতাড়ি অংশীদার থ্জতে লেগে গেছ! কিন্তু এ-সব কি ঠাকুরদার কর্ম। ওঁর প্রাক্তিই বা কী।

সম্যাসী। তুমি খবর পাও নি। কিন্তু একেবারে পর্নান্ধ নেই তা নয়। ভিতরে ভিতরে জমিয়েছে। লক্ষেশ্বর। (ঠাকুরদাদার পিঠ চাপড়াইয়া) সত্যি না কি ঠাকুরদা? বড়ো তো ফাঁকি দিয়ে আসছ! তোমাকে তো চিনতেম না। লোকে আমাকেই সন্দেহ করে, তোমাকে তো, স্বয়ং রাজাও সন্দেহ করে না। তা হলে এতদিনে খানাতপ্লাশি পড়ে যেত। আমি তো দাদা, গ্রুতচরের ভয়ে ঘরে চাকরবাকর রাখি নে।

ঠাকুরদাদা। তবে যে আজ সকালে ছেলে তাড়াবার বেলায় উধর্ব স্বরে চোবে, তেওয়ারি, গিরধারিলালকে হাঁক পাডছিলে!

লক্ষেশ্বর। যখন নিশ্চর জানি হাঁক পাড়লেও কেউ আসবে না, তখন উধর্নস্বরের জোরেই আসর গরম করে তুলতে হয়। কিল্টু বলে তো ভালো করলেম না। মানুষের সংশ্যে কথা কবার তো বিপদই ঐ। সেইজনোই কারো কাছে ঘে ষি নে। দেখো দাদা, ফাঁস করে দিয়ো না!

ঠাকুরদাদা। ভয় নেই তোমার।

লক্ষেশ্বর । ভয় না থাকলেও তব্ ভয় ঘোচে কই। ঐ যে ঝাঁকে ঝাঁকে মান্য আসছে। ঐ দেখছ-না দ্রে— আকাশে যে ধ্লো উড়িয়ে দিয়েছে! সবাই খবর পেয়েছে স্বামী অপ্রানদদ এসেছেন। এবার পায়ের ধ্লো নিয়ে তোমার পায়ের তেলো হাঁট্ পর্যন্ত খইয়ে দেবে। যাই হোক তুমি যে-রকম আলগা মান্য দেখছি, সেই কথাটা আর কারো কাছে ফাঁস কোরো না— অংশীদার আর বাড়িয়ো না।

প্রস্থান

সম্যাসী। ঠাকুরদা, আর তো দেরি করলে চলবে না। লোকজন জর্টতে আরম্ভ করেছে, 'পর্ব দাও' 'ধন দাও' করে আমাকে একেবারে মাটি করে দেবে। ছেলেগ্রলিকে এইবেলা ভাকো। তারা ধন চার না, পর্ব চায় না, তাদের সঙ্গো খেলা জর্ড়ে দিলেই প্রথনের কাঙালরা আমাকে ত্যাগ করবে।

ঠাকুরদাদা। ছেলেদের আর ডাকতে হবে না। ঐ যে আওয়াজ পাওয়া যাছে। এল বলে।

দ্রেত প্রস্থান

# শেখরকে সভেগ লইয়া ছেলেদের প্রবেশ

ছেলের। সম্যাসী ঠাকুর! সম্যাসী ঠাকুর!

সন্ন্যাসী। কী বাবা।

ছেলেরা। তুমি আমাদের নিয়ে খেলো।

সন্ন্যাসী। সে কি হয় বাবা! আমার কি সে ক্ষমতা আছে? তোমরা আমাকে নিয়ে খেলাও!

ছেলেরা। की त्थला त्थलाद?

সম্যাসী। আমরা আজ শারদোৎসব খেলব।

প্রথম বালক। সে বেশ হবে।

শ্বিতীয় বালক। সে বেশ মজা হবে।

তৃতীয় বালক। সে কী খেলা ঠাকুর?

চতুর্থ বালক। সে কেমন করে খেলতে হয়?

সম্যাসী। এই পরদেশীকে তোমাদের সহায় করো, এ মানুষটি সকল খেলাই খেলতে জানে। প্রথম বালক। সে বেশ মজা হবে।

দ্বিতীয় বালক। পরদেশী, তুমি বলে দাও আমাদের কী করতে হবে।

শেখর। আচ্ছা, তা হলে চলো তোমাদের সাজিয়ে নিয়ে আসি গে।

#### একদল লোকের প্রবেশ

প্রথম ব্যক্তি। ওরে সম্যাসী কোথার গোল রে। দ্বিতীয় ব্যক্তি। কই বাবা, সম্যাসী কই।

ঠাকরদাদা। এই যে আমাদের সন্ন্যাসী।

প্রথম ব্যক্তি। ও যেন খেলার সন্ন্যাসী। সত্যিকার সন্ন্যাসী কোথায় গেলেন।

সন্ন্যাসী। সত্যিকার সন্ন্যাসী কী সহজে মেলে। আমি একদল ছেলেকে নিয়ে সন্ন্যাসী সন্ম্যাসী খেলছি।

প্রথম ব্যক্তি। ও তোমার কী রকম থেলা গা!

দ্বিতীয় ব্যক্তি। ওতে যে অপরাধ হবে।

ততীয় ব্যক্তি। ফেলো ফেলো, তোমার জটা ফেলো!

চতুর্ব্যক্তি। ওরে দেখ্না গের্য়া পরেছে! কিন্তু এটা দামি জিনিস রে।

প্রথম ব্যক্তি। বাবা, তোমার এই শখের সম্যাসীর সাজ কেন।

সন্ন্যাসী। আমি যে কবির কাছে দীক্ষা নিয়েছিল ম।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কবির কাছে? এ ষে শর্নি নতুন কথা। আমাদের গাঁয়ে আছে ভূষণ কবি, কৈবন্তর পো, লেখে ভালো, কিণ্ডু দীক্ষা দিতে এলে তার ঘরে আগর্ন লাগিয়ে দিতুম-না!

প্রথম ব্যক্তি। তবে যে আমাদের কে একজন বললে কোথাকার কোন্ একজন স্বামী এসেছে। সম্মাসী। যদি-বা এসে থাকে তাকে দিয়ে তোমাদের কোনো কাজ হবে না। দিবতীয় ব্যক্তি। কেন সাক্ত ক্ষাকি স

সন্ন্যাসী। তা নয় তো কী?

তৃতীয় ব্যক্তি। বাবা, তোমার চেহারাটি কিন্তু ভালো। তুমি মন্ত্রতন্ত্র কিছ্ শিখেছ? সম্যাসী। শেখবার ইচ্ছা তো আছে কিন্তু শেখায় কে?

তৃতীয় ব্যক্তি। একটি লোক আছে বাবা— সৈ থাকে ভৈরবপর্রে, লোকটা বেজলসিন্ধ। একটি লোকের ছেলে মারা যাচ্ছিল, তার বাপ এসে ধরে পড়তেই লোকটা করলে কী, সেই ছেলেটার প্রাণ-পর্ব্বেকে একটা নেকড়ে বাঘের মধ্যে চালান করে দিলে। বললে বিশ্বাস করবে না, ছেলেটা মোলো বটে কিন্তু নেকড়েটা আজও দিব্যি বে'চে আছে। না, হাসছ কী, আমার সম্বন্ধী স্বচক্ষে দেখে এসেছে। সেই নেকড়েটাকে মারতে গেলে বাপ লাঠি হাতে ছুটে আসে। তাকে দুবেলা ছাগল খাইয়ে লোকটা ফত্র হয়ে গেল। বিদ্যে যদি শিখতে চাও তো সেই সম্যাসীর কাছে যাও।

প্রথম ব্যক্তি। ওরে, চল্রে, বেলা হয়ে গেল। সম্যাসী ফম্যাসী সব মিথ্যে। সে-কথা আমি তো তখনই বলেছিলেম। আজকালকার দিনে কি আর সে-রকম যোগবল আছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। সে তো সতিয়। কিন্তু আমাকে যে কাল্বর মা বললে তার ভাগনে নিজের চক্ষে দেখে এসেছে সম্যাসী একটান গাঁজা টেনে কলকেটা যেমনি উপন্তু করলে অমনি তার মধ্যে থেকে এক ভাঁড় মদ আর একটা আশ্ত মড়ার মাথার খালি বেরিয়ে পড়ল!

তৃতীয় ব্যক্তি। বল কী, নিজের চক্ষে দেখেছে!

দিবতীয় ব্যক্তি। হাঁরে, নিজের চক্ষে বৈকি।

তৃতীয় ব্যক্তি। আছে রে আছে, সিম্পপ্র্যুষ আছে; ভাগ্যে যদি থাকে তবে তো দর্শন পাব। তা চল্-না ভাই, কোন্ দিকে গেল একবার দেখে আসি গে।

্র প্রস্থান

#### লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। দেখো ঠাকুর, তোমার মন্তর যদি ফিরিয়ে না নাও তো ভালো হবে না বলছি। কী মুশকিলেই ফেলেছ, আমার হিসাবের খাতা মাটি হয়ে গেল। একবার মনটা বলে যাই সোনার পদমর খোঁজে, আবার বলি থাক গে ও-সব বাজে কথা। একবার মনে ভাবি, এবার ব্রিখ তবে ঠাকুরদাই জিতলে-বা, আবার ভাবি মর্ক গে ঠাকুরদা! ঠাকুর, এ তো ভালো কথা নয়। চেলা-ধরা ব্যাবসা দেখছি তোমার! কিল্কু সে হবে না, কোনোমতেই হবে না। চুপ করে হাসছ কী। আমি বলছি আমাকে পারবে না— আমার শক্ত হাড়। লক্ষেশ্বর কোনোদিন তোমার চেলাগিরিতে ভিড়বে না।

[ প্রস্থান

# ফ্ল লইয়া ছেলেদের সংগ্যে শেখরের প্রবেশ

সম্যাসী। এবার অর্ঘ্য সাজানো যাক। এ যে টগর, এই ব্রিঝ মালতী, শেফালিকাও অনেক এনেছ দেখাছ। সমস্তই শুভ্র, শুভ্র, শুভ্র! এবারে সকলে মিলে শারদোৎসবের আবাহন গানটি ধরো। কবি, তুমি ধরিয়ে দাও। ঠাকুরদা, তুমিও যোগ দিয়ো।

7110

বে'ধেছি কাশের গ্রুচ্ছ, আমরা আমরা গে'থেছি শেফালি মালা। নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে সাজিয়ে এনেছি ডালা। এসো গো শারদলক্ষ্মী, তোমার শুদ্র মেঘের রথে, এসো নিমল নীল পথে ধৌত শ্যামল আলো-ঝলমল এসো বর্নাগার-পর্বতে। মুকুটে পরিয়া শ্বেত শতদল এসো শীতল শিশির-ঢালা। ঝরা মালতীর ফুলে আসন-বিছানো নিভৃত কুঞ্জে ভরা গণ্গার ক্লে. ফিরিছে মরাল ডানা পাতিবারে তোমার চরণম্লে। গ্রেপ্তর তান তুলিয়েন তোমার সোনার বীণার তারে মৃদ্ মধ্ ঝংকারে, হাসিঢালা স্কুর গলিয়া পড়িবে ক্ষণিক অশ্র্থারে। রহিয়া রহিয়া যে পরশমণি ঝলকে অলককোণে, পলকের তরে সকর্ণ করে व्यादा व्यादा मत्। সোনা হয়ে যাবে সকল ভাবনা, আঁধার হইবে আলা।

শেখর। পেশচৈছে, গান আকাশের পারে গিয়ে পেশচেছে। দ্বার খ্লেছে তাঁর। দেখতে পাচ্ছ কি, শারদা বেরিরেছেন। দেখতে পাচ্ছ না? আচ্ছা তা হলে আগে ধ্যানের গানটি গেয়ে নিই। गान

লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধ্র হাওয়া। দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া। কোন্ সাগরের পার হতে আনে কোন্ স্দ্রের ধন! ভেসে যেতে চায় মন, ফেলে যেতে চায় এই কিনারায় সব চাওয়া সব পাওয়া। পিছনে ঝরিছে ঝর ঝর জল গ্রু গ্রু দেয়া ডাকে, মুখে এসে পড়ে অরুণ কিরণ ছিল মেঘের ফাঁকে। ওগো কাণ্ডারী, কে গো তুমি, কার হাসিকাল্লার ধন। ভেবে মরে মোর মন কোন্ স্রে আজ বাঁধিবে যক্ত কী মন্ত্র হবে গাওয়া।

এবারে আর দেখতে পাই নি বলবার জো নেই।
প্রথম বালক। কই দেখিয়ে দাও-না।
শেখর। ঐ-যে সাদা মেঘ ভেসে আসছে।
দিবতীয় বালক। হাঁ হাঁ, ভেসে আসছে।
তৃতীয় বালক। হাঁ, আমিও দেখেছি।
শেখর। ঐ-যে আকাশ ভরে গেল।
প্রথম বালক। কিসে?

শেখর। কিসে! এই তো স্পন্ধই দেখা যাচ্ছে আলোতে, আনন্দে। বাতাসে শিশিরের পরশ পাচ্ছ না?

দিবতীয় বালক। হাঁ, পাচ্ছি।

শেথর। তবে আর-কি! চক্ষ্ম সার্থকি হয়েছে, শরীর পবিত্র হয়েছে, মন প্রশাশত হয়েছে। এসেছেন, এসেছেন, আমাদের মাঝখানেই এসেছেন। দেখছ-না বেতসিনী নদীর ভাবটা! আর ধানের খেত কী রকম চণ্ডল হয়ে উঠেছে। এবার বরণের গানটা ধরিয়ে দিই। গাও।

গান

আমার নয়ন-ভুলানো এলে! আমি কী হেরিলাম হদয় মেলে!

শেখর। সমস্ত বনে বনে নদীর ধারে ধারে গেয়ে আসি গে।

িছেলেদের লইয়া গাহিতে গাহিতে শেখরের প্রস্থান

লক্ষেশবরের প্রবেশ

ঠাকুরদাদা। এ কী হল! লখা গেরুয়া ধরেছে যে! রঙঃ২১ লক্ষেশ্বর। সন্ন্যাসী ঠাকুর, এবার আর কথা নেই। আমি তোমারই চেলা। এই নাও আমার গজমোতির কোটো—এই আমার মণিমাণিক্যের পেটিকা তোমারই কাছে রইল। দেখো ঠাকুর, সাবধানে রেখো।

সন্যাসী। তোমার এমন মতি কেন হল লক্ষেশ্বর?

লক্ষেশ্বর। সহজে হয় নি প্রভূ! সমাট বিজয়াদিত্যের সৈন্য আসছে। এবার আমার ঘরে কি আর কিছ্ব থাকবে? তোমার গায়ে তো কেউ হাত দিতে পারবে না, এ-সমস্তই তোমার কাছেই রাখলেম। তোমার চেলাকে তুমি রক্ষা করো বাবা, আমি তোমার শরণাগত।

#### সোমপালের প্রবেশ

সোমপাল। সহ্যাসী ঠাকুর!

সম্যাসী। বোসো, বোসো, তুমি যে হাঁপিয়ে পড়েছ। একট্ব বিশ্রাম করো।

সোমপাল। বিশ্রাম করবার সময় নেই। ঠাকুর, চরের মুখে সংবাদ পাওয়া গেল যে, বিজয়াদিত্যের পতাকা দেখা দিয়েছে— তাঁর সৈন্যদল আসছে।

সম্যাসী। বল কী। বোধ হয় শরংকালের আনন্দে তাঁকে আর ঘরে টি'কতে দের নি। তিনি রাজ্যবিস্তার করতে বেরিয়েছেন।

সোমপাল। কী সর্বনাশ! রাজ্যবিস্তার করতে বেরিয়েছেন!

সম্যাসী। বাবা, এতে দ্ব**ংখিত হলে চলবে কেন**? তুমিও তো রাজ্যবিস্তার করবার উদ্যোগে ছিলে।

সোমপাল। না, সে হল স্বতন্ত্র কথা। তাই বলে আমার এই রাজ্যট্বকুতে- তা সে যাই হোক, আমি তোমার শরণাগত। এই বিপদ হতে আমাকে বাঁচাতেই হবে, বোধ হয় কোনো দ্বভলোক তাঁর কাছে লাগিয়েছে যে আমি তাকে লঙ্ঘন করতে ইচ্ছা করেছি; তুমি তাঁকে বোলো সে-কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, সবৈবি মিথ্যা। আমি কি এমনি উন্মন্ত? আমার রাজচক্রবতী হবার দরকার কী? আমার শক্তিই বা এমন কী আছে?

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা!

ঠাকুরদাদা। কী প্রভূ?

সম্যাসী। দেখো, আমি গের্য়া পরে এবং গ্রুটিকতক ছেলেকে মাত্র নিয়ে শারদোৎসব কেমন জমিয়ে তুর্লেছিলেম আর ঐ চক্তবতী সম্রাটটা তার সমসত সৈন্যামনত নিয়ে এমন দ্র্লভি উৎসব কেবল নণ্টই করতে পারে। লোকটা কী রকম দ্বর্ভাগা দেখেছ!

সোমপাল। চুপ করো, চুপ করো ঠাকুর! কে আবার কোন্ দিক থেকে শ্নতে পাবে। সম্যাসী। ঐ বিজয়াদিত্যের পরে আমার—

সোমপাল। আরে, চুপ চুপ! তুমি সর্বনাশ করবে দেখছি। তাঁর প্রতি তোমার মনের ভাব যাই থাক্ সে তমি মনেই রেখে দাও!

সম্যাসী। তোমার সঙ্গে পর্বেও তো সে-বিষয়ে কিছু আলোচনা হয়ে গেছে।

সোমপাল: কী মুশকিলেই পড়লেম! সে-সব কথা কেন ঠাকুর, সে এখন থাক্-না! ওহে লক্ষেত্র, তুমি এখানে বসে বসে কী শ্নছ! এখান থেকে যাও-না!

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, যাই এমন আমার সাধ্য কি আছে! একেবারে পাথর দিয়ে চেপে রেখেছে। যমে না নড়ালে আমার আর নড়চড় নেই। নইলে মহারাজের সামনে আমি যে ইচ্ছাসনুখে বসে থাকি এমন আমার প্রভাবই নয়।

#### বিজয়াদিত্যের অমাত্যগণের প্রবেশ

মন্ত্রী। জয় হোক মহারাজাধিরাজচক্রবতী বিজয়াদিতা!

সোমপাল। আরে করেন কী, করেন কী! আমাকে পরিহাস করছেন নাকি! আমি বিজয়াদিত্য নই। আমি তাঁর চরণাশ্রিত সামন্ত সোমপাল।

মন্ত্রী। মহারাজ, সময় তো অতীত হয়েছে, এক্ষণে রাজধানীতে ফিরে চলন।

সন্ত্যাসী। ঠাকুরদা, প্রেই তো বলেছিলেম পাঠশালা ছেড়ে পালিয়েছি কিন্তু গ্রন্মশায় পিছন পিছন তাড়া করেছেন।

ঠাকুরদাদা। প্রভু এ কী কান্ড! আমি তো স্বান্দ দেখছি নে!

সন্ন্যাসী। দ্বংন তুমিই দেখছ কি এ'রাই দেখছেন তা নিশ্চয় করে কে বলবে?

ঠাকুরদাদা। তবে কি—

সন্ন্যাসী। হাঁ, এ রা কয়জনে আমাকে বিজয়াদিত্য বলেই তো জানেন।

ঠাকুরদাদা। প্রভু, আমিই তো তবে জিতেছি। এই কয় দশ্ডে আমি তোমার যে পরিচয়টি পেয়েছি তা এ'রা পর্যন্ত পান নি! কিল্ডু বড়ো সংকটে ফেললে তো ঠাকুর।

লক্ষেশ্বর। আমিও বড়ো সংকটে পড়েছি মহারাজ। আমি সম্লাটের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে সম্ল্যাসীর হাতে ধরা দিয়েছি, এখন আমি যে কার হাতে আছি সেটা ভেবেই পাচ্ছি নে।

সোমপাল। মহারাজ দাসকে কি পরীক্ষা করতে বেরিয়েছিলেন?

সন্যাসী। না সোমপাল, আমি নিজের পরীক্ষাতেই বেরিয়েছিলেম।

সোমপাল। মহারাজ, আপনি যে শরতের বিজয়বাত্রায় বেরিয়েছেন আজ তার পরিচয় পাওয়া গেল। আজ আমার হার মেনে আনন্দ।

#### উপনন্দের প্রবেশ

উপনন্দ। ঠাকুর! এ কী, রাজা যে! এরা সব কারা!

পেলায়নোদায়

সন্ন্যাসী। এসো এসো বাবা, এসো। কী বলছিলে বলো। (উপনন্দ নির্ভর) এ'দের সামনে বলতে লংজা করছ? আচ্ছা, তবে সোমপাল একট্র অবসর নাও। তোমরাও—

উপনন্দ। সে কী কথা। ইনি যে আমাদের রাজা, এর কাছে আমাকে অপরাধী কোরো না। আমি তোমাকে বলতে এসেছিলেম এই কদিন প্রথি লিখে আজ তার পারিপ্রমিক তিন কাহন পেয়েছি। এই দেখো।

সন্ত্যাসী। আমার হাতে দাও বাবা! তুমি ভাবছ এই তোমার বহুমূল্য তিন কার্যাপণ আমি লক্ষেশ্বরের হাতে ঋণশোধের জন্য দেব? এ আমি নিজে নিলেম। আমি এখানে শারদার উৎসব করেছি. এ আমার তারই দক্ষিণা। কী বলো বাবা!

উপনন্দ। ঠাকুর, তুমি নেবে!

সন্ন্যাসী। নেব বৈকি। তুমি ভাবছ সম্যাসী হয়েছি বলেই আমার কিছুতে লোভ নেই? এ-সব জিনিসে আমার ভারি লোভ।

লক্ষেশ্বর। সর্বনাশ! তবেই হয়েছে। ডাইনের হাতে পত্ন সমর্পণ করে বসে আছি দেখছি! সম্যাসী। ওগো শ্রেন্ডী!

শ্রেষ্ঠী। আদেশ কর্ন।

সন্যাসী। এই লোকটিকে হাজার কার্যাপণ গুণে দাও।

। শ্ৰেষ্ঠী। যে আদেশ।

উপনন্দ। তবে ইনিই কি আমাকে কিনে নিলেন।

সম্যাসী। উনি তোমাকে কিনে নেন ওঁর এমন সাধ্য কী। তুমি আমার।

উপনন্দ। (পা জড়াইয়া ধরিয়া) আমি কোন্ প্রণ্য করেছিলেম যে আমার এমন ভাগ্য হল! সম্যাসী। ওগো সভেতি!

মন্ত্ৰী। আজ্ঞা!

সম্যাসী। আমার পত্র নেই বলে তোমরা সর্বদা আক্ষেপ করতে। এবারে সম্যাসধর্মের জোরে এই পত্রেটি লাভ করেছি।

লক্ষেশ্বর। হায় হায়, আমার বয়স বেশি হয়ে গেছে ব'লে কী সনুযোগটাই পেরিয়ে গেল! মন্দ্রী। বড়ো আনন্দ! তা ইনি কোন্ রাজগৃহে—

সন্ত্যাসী। ইনি যে-গৃহে জন্মছেন সে-গৃহে জগতের অনেক বড়ো বড়ো বীর জন্মগ্রহণ করেছেন—পুরাণ ইতিহাস খঃজে সে আমি তোমাকে পরে দেখিয়ে দেব। লক্ষেশ্বর!

লক্ষেশ্বর। কী আদেশ।

সম্যাসী। বিজয়াদিত্যের হাত থেকে তোমার মণিমাণিক্য আমি রক্ষা করেছি, এই তোমাকে ফিরে দিলেম।

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, যদি গোপনে ফিরিয়ে দিতেন তা হলেই যথার্থ রক্ষা করতেন, এখন রক্ষা করে কে!

সম্যাসী। এখন বিজয়াদিত্য স্বয়ং রক্ষা করবেন, তোমার ভয় নেই। কিন্তু, তোমার কাছে আমার কিছু, প্রাপ্য আছে।

লক্ষেশ্বর। সর্বনাশ করলে!

সম্যাসী। ঠাকুরদা সাক্ষী আছেন।

লক্ষেশ্বর। এখন সকলেই মিথ্যে সাক্ষ্য দেবে।

সম্যাসী। আমাকে ভিক্ষা দিতে চেয়েছিলে। তোমার কাছে এক মুঠো চাল পাওনা আছে। রাজার মুখ্টি কি ভরাতে পারবে?

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, আমি সম্যাসীর মুখি দেখেই কথাটা পেড়েছিলেম।

সম্যাসী। তবে তোমার ভয় নেই যাও।

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, ইচ্ছে করেন যদি তবে এইবার কিছু উপদেশ দিতে পারেন।

সন্ন্যাসী। এখনো দেরি আছে।

লক্ষেশ্বর। তবে প্রণাম হই। চার দিকে সকলেই কোটোটার দিকে বন্ড তাকাচ্ছে।

[ প্রস্থান

সন্ন্যাসী। রাজা সোমপাল, তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

সোমপাল। সে কী কথা! সমগ্তই মহারাজের, যে আদেশ করবেন---

সম্যাসী। তোমার রাজ্য থেকে আমি একটি বন্দী নিয়ে যেতে চাই।

সোমপাল। যাকে ইচ্ছা নাম কর্মন, সৈন্য পাঠিয়ে দিচ্ছি। না-হয় আমি নিজেই যাব।

সন্ত্যাসী। বেশি দ্বে পাঠাতে হবে না। (ঠাকুরদাদাকে দেখাইয়া) তোমার এই প্রজাতিকে চাই।

সোমপাল। কেবল মাত্র এ'কে! মহারাজ যদি ইচ্ছা করেন তবে আমার রাজ্যে যে শ্রুতিধর স্মৃতিভূষণ আছেন তাঁকে আপনার সভায় নিয়ে যেতে পারেন।

সন্ন্যাসী। না, অত বড়ো লোককে নিয়ে আমার স্নৃবিধা হবে না. আমি এ'কেই চাই। আমার প্রাসাদে অনেক জিনিস আছে, কেবল বয়স্য নেই।

ঠাকুরদাদা। বয়সে মিলবে না প্রভু, গত্বণেও না; তবে কিনা ভক্তি দিয়ে সমস্ত অমিল ভরিয়ে তুলতে পারব এই ভরসা আছে।

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা, সময় খারাপ হলে বন্ধুরা পালায়, তাই তো দেখছি। আমার উৎসবের বন্ধুরা এখন সব কোথায়? রাজন্বারের গন্ধ পেয়েই দৌড় দিয়েছে নাকি!

ঠাকুরদাদা। কারো পালাবার পথ কি রেখেছ? আটঘাট ঘিরে ফেলেছ যে। ঐ আসছে।

শেথরের সংগ্যে বালকগণের প্রবেশ

সকলে। সন্ন্যাসী ঠাকুর, সন্ন্যাসী ঠাকুর!

সন্ন্যাসী। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) এসো বাবা, সব এসো। সকলে। একী! এ যে রাজা! আরে পালা, পালা!

[ পলায়নোদাম

ঠাকুরদাদা। আরে পালাস নে! পালাস নে! সম্ম্যাসী। তোমরা পালাবে কী, উনিই পালাচ্ছেন। যাও সোমপাল, সভা প্রস্তৃত করো গে, আমি যাচ্ছি।

সোমপাল। যে আদেশ।

[ প্রস্থান

বালকেরা। আমরা বনে পথে সব জায়গায় গেয়ে গেয়ে এসেছি এইবার এখানে গান শেষ করি। শেখর। হাঁ ভাই, তোরা ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করে করে গান গা।

সকলের গান

আমার नयन-जूनाता এल! আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে! শিউলিতলার পাশে পাশে. ঝরা ফুলের রাশে রাশে, শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে অর্ণরাঙা চরণ ফেলে नरान-जुलाता এल ! আলো ছায়ার আঁচলখানি ল্যাটয়ে পড়ে বনে বনে. ফুলগালি ওই মুখে চেয়ে কী কথা কয় মনে মনে। তোমায় মোরা করব বরণ. মুখের ঢাকা করো হরণ, ওইটাকু ওই মেঘাবরণ म्-राज मिया यम्ला ठिल! नश्न-ज्नाता এल! বনদেবীর দ্বারে দ্বারে শহনি গভীর শংখধরনি, আকাশবীণার তারে তারে জাগে তোমার আগমনী। কোথায় সোনার ন্প্র বাজে---বুঝি আমার হিয়ার মাঝে. সকল ভাবে, সকল কাজে পাষাণ-গলা স্থা ঢেলে नरान-जूनाता এल!

# শেষরক্ষা

প্রকাশ : ১৯২৮

# নাটকের পাত্রগণ

 চন্দ্রকাশত
 ক্ষাশতমণি

 বিনোদ
 ইন্দ্রমতী

 গদাই
 কমলম্খী

 নিবারণ
 ব্র্ডি

 শিবচরণ
 ঠাকুরদাসী

ভূত্য নিলনাক্ষ শ্রীপতি

লালিত

ভূপতি

#### প্রথম অঙক

## প্রথম দৃশ্য

## নিবারণবাব্র বাসা

## ক্ষাণ্ডমণি ও ইন্দুমতী

ক্ষান্তমণি। কী আর বলব আমি তোকে, আমার তো হাড় জ্বালাতন। আমার ঘরে যতগ্র্লো লোক জোটে সব চেয়ে লক্ষ্মীছাড়া হচ্ছে ঐ বিনোদ।

ইন্দ্। সেইজন্যেই লক্ষ্মীদের মহলে সব চেয়ে তার পসার ভারি—লক্ষ্মী যে ছাড়ে লক্ষ্মী তারই পিছনে পিছনে ছোটে।

ক্ষান্তমণি। কেন ভাই, তোর ওকে পছন্দ নাকি?

हेन्द्र। आदिकहें, हलहें हरू भावत। किन्दू स काँज़ा करते शिष्ट्र।

ক্ষান্তমাণ। কী ক'রে কাটল?

ইন্দ্র। দিদি আগেই তাকে পছন্দ করে বসে আছে। আমাকে আর সময় দিলে না।

ক্ষান্তমণি। বলিস কী! কমল নাকি? সে ওকে দেখলে কখন?

ইন্দ্রা দেখে নি। সেইটেই তো বিপদ। শব্দভেদী বাণের কথা রামারণে শোন নি?

ক্ষান্তমণ। শ্ৰেছ।

ইন্দ্। সব চেয়ে শক্ত বাণ হল সেইটে। শব্দের রাস্তা বেয়ে কখন এসে বুকে বে'ধে, কেউ দেখতেই পায় না।

ক্ষান্তমণি। একটা ভাই, বাঝিয়ে বল্। তোদের মতো আমার অত পড়াশানো নেই।

ইন্দ্। সেইটেতেই তোমার রক্ষে। নইলে কেবল পড়াশোনার জোরেই মরণ হতে পারত, দেখা-শোনার দরকার হত না। তোমার বিনোদবাব্ যে কবি তা জান না!

ক্ষান্তমণি। তা হোক-না কবি, হয়েছে কী?

ইন্দ্। কমলদিদি ওর বই লাকিয়ে পড়ে। সেইটেই খারাপ লক্ষণ। বিনোদবাবার 'আঙারলতা' বইখানা ওর বালিশের নীচে থাকে। আর তার 'কাননকুসামিকা' রেখেছে ধোবার বাড়ির হিসেবের খাতার তলায়।

ক্ষান্তমণি। কিন্তু ওর মুখে তো বিনোদবাব্র নামও শ্নি নি।

ইন্দ্। নামটা বুকের মধ্যে বাসা করেছে, তাই মুখে বের হতে চায় না।

ক্ষান্তমণি। কী যে বলিস, ব্রুতে পারি নে— ওর লেখায় এমন কী মন্ত আছে বল্ তো। আমাকে একট্ন নম্না দে দেখি।

ইন্দ্। তবে শোনো—

রসনায় ভাষা নাই, থাকি চুপে চুপে,

অন্তরে জোগায় সে যে বাণী।

সময় পায় না আঁখি মজিবারে রূপে,

গোপনে স্বপনে তারে জানি।

ক্ষান্তমণি। হায় রে, কী শব্দভেদী বাণেরই নম্না!

ইন্দ্। কমলদিদি খাতায় লিখে রেখেছে, এই ওর জপের মন্ত। শব্দভেদী বাণের যে জোর কত তা প্রত্যক্ষ দেখতে রাও? ক্ষান্তমণি। চাই বৈকি, জেনে রাখা ভালো। ইন্দু। (নেপথ্যে চাহিয়া) দিদি! দিদি!

সেলাই হাতে কমলের প্রবেশ

কমল। 'কেন? হয়েছে কী?

ইন্দ্। এখনো বিশেষ কিছ্ন হয় নি, কিন্তু হতে কতক্ষণ? বিধাতা আমাদের চেয়েও পর্দানশীন, আড়ালে বসে বসে তোমার সাধের স্বপনকে মূর্তি দিছেন।

কমল। সে খবর দেবার জন্যে তোমায় ডাকাডাকি করতে হবে না।

ইন্দ্র। তা জানি ভাই, খবর পাকা হলে বিধাতা আপনিই দতে পাঠিয়ে দেবেন। আমি সেজন্যে ভাবিও নি। সখীপরিষদে আমাকে গান গাইতে ধরেছে। স্বর্রালিপি থেকে তুমি যে নতুন গানটি শিখেছ, আমাকে শিখিয়ে দাও। ক্ষান্তিদিও সেইজন্যে বসে আছেন— আমি জানি, তোমার গান উনি চন্দ্রবাব্র চটি জ্বতোর আওয়াজের প্রায় সমত্না বলেই জানেন।

ক্ষান্তমণি। ইন্দুর কথা শোনো একবার! এ আবার আমি কবে বলল্ম!

ইন্দ্। তা হলে সমতুল্য বলাটা ভুল হয়েছে, তার চেয়ে নাহয় কিছ্ব নীরসই হল। সে তর্ক পরে হবে. তমি গান গাও।

কমল।

গান

ভাকিল মোরে জাগার সাথী।
প্রাণের মাঝে বিভাস বাজে,
প্রভাত হল আঁধার রাতি।
বাজার বাঁশি তন্দ্রভাঙা,
ছড়ার তারি বসন রাঙা,
ফরলের বাসে এই বাতাসে
কী মায়াখানি দিয়েছে গাঁথি।
গোপনতম অন্তরে কী
লেখনরেখা দিয়েছে লেখি!
মন তো তারি নাম জানে না,
রপে আজিও নয় যে চেনা,
বেদনা মম বিছায়ে দিয়ে
রেখেছি তারি আসন পাতি।

ইন্দ্র। ক্ষান্তদিদি, ঐ চেয়ে দেখো, বাণ পেশচেছে! ক্ষান্তমণি। কোথায়?

ইন্দ্র। আমাদের এই গলির আকাশ পার হয়ে, ঠেকেছে গিয়ে তোমাদের বাড়ির ঐ দরজাতে।
ক্ষান্তমণি। ইন্দ্র, তুই স্বাংন দেখছিস নাকি?

ইন্দ্র। ঐ দেখো-না, তোমাদের বন্ধ দরজার খড়্খড়ে খ্রলে গেছে।
ক্ষান্তমণি। তা তো দেখছি।

ইন্দ্র। কমলদিদি, ব্রুঝতে পেরেছ?

কমল। আঃ, কী যে বকিস তার ঠিক নেই।

ইন্দ্র। ঐ খোলা খড়্খড়ির ফাঁক দিয়ে কবিকুঞ্গবনের দীঘনিন্বাস উচ্ছন্সিত। ঐ খড়্খড়ির পিছনে একটা ধড়্ফড়ানি দেখতে পচ্ছে?

कमल। किलात थ्र एक्फ़िन?

ইন্দ্র। সেই খবরটাই তো চোখের আড়ালে রয়ে গেল।

গান

হায় রে.

ওরে ষায় না কি জানা!
নয়ন ওরে খংজে বেড়ায়,
পায় না ঠিকানা।
অলখ পথেই যাওয়া-আসা,
শ্নি চরণধনির ভাষা,
গশ্যে শ্ধ্র হাওয়ায় রইল নিশানা।
কেমন করে জানাই তারে,
বসে আছি পথের ধারে।
প্রাণে এল সন্ধ্যাবেলা
আলোয় ছায়ায় রঙিন খেলা,
ঝারে-পড়া বকুলদলে
বিছায় বিছানা।

ক্ষাল্তমণি। ওলো ইলদ্, দেখ্ দেখ্ খড়্খড়ে আরো ফাঁক হয়ে উঠল যে! ইলদ্। এবার তুমি যদি গান ধর তা হলে দেয়ালসমুখ ফাঁক হয়ে যাবে!

ক্ষানতমণি। আর ঠাট্রা করতে হবে না, যাঃ। তোর কথা শানে ভেবেছিলাম, একা কমলই বাঝি শব্দভেদী বাণের তীরন্দাজ; বিধাতা কি তোদের সকলেরই গলায় বাণ বোঝাই করেছেন। হাতের কাছে এত বিপদ জমা আছে, এ তো জানতুম না।

ইন্দ্। স্থিকতা সংকলপ করেছেন প্র্রুষমেধ যজ্ঞ করতে—তারই সহায়তায় নারীদের ডাক পড়েছে। সবাই ছুটে আসছে, কেউ কণ্ঠ নিয়ে, কেউ কটাক্ষ নিয়ে; কারো বা কুটিল হাস্য, কারো বা কুণ্ডিত কেশকলাপ; কারো বা সর্ষের তেল ও লঙ্কার বাটনাযোগে বুক-জ্বালানি রামা।

ক্ষান্তমণি । কিন্তু তোদের সব বাণই কি ঐ একটা খড়খড়ে দিয়ে গলবে নাকি?

ইন্দ্র। কবির হাদয়টা দরাজ, বড়ো বোনের পাকা হাত আর ছোটো বোনের কাঁচা হাত কারো লক্ষ্যই ফসকায় না।

ক্ষান্তমণি। তা যেন হল, তার পরে অংশ নিয়ে তোদের মামলা বাধবে না?

रेन्द्र। ठारे তा राम दार्थाष्ट्, आभि मार्वि कर्व ना।

কমল। এত নিঃস্বার্থ হবার দরকার কী?

ইন্দ্। কমলদিদি, জীবনের অঞ্কশানের পার্ব্যরা আছে গানুগের কোঠায়, মেয়েরা ভাগের কোঠায়। ওদের বেলায় দাইয়ের দ্বারা হয় দিবগান্গ, আমাদের বেলায় দাইয়ের দ্বারা হয় দাভাগ। তাই তোমাকে রাস্তা ছেড়ে দিয়েছি—নইলে দাই বোনে মিলে ঐ খড়্খড়েটার কব্জা এতদিনে ঝর্ঝরে করে দিতুম।

কমল। কেন, রাস্তা কি আমি ছাড়তে জানি নে?

ইন্দ্র। আমি ওঁর কবিতা-বিছানো রাস্তায় এক পা চলতে পারব না। মানেই ব্রুতে পারি নে— হৈটে খেয়ে মরব।

ক্ষাশ্তমণি। তোরা দ্বজনে মিলে রফানিষ্পত্তি করে নে, আমার কাজ আছে, যাই। ইন্দ্ন। বেলা গিয়েছে, এখন আবার তোমার কাজ?

ক্ষাম্তমণি। যত বেকারের দল, কখন কী খেয়াল যার ঠিক নেই। হয়তো হঠাৎ হ্কুম হবে, তপ্সি মাছ ভাজা চাই; নয়তো কড়াইশট্টির কচুরি, নয়তো হাঁসের ডিমের বড়া।

ইন্দ্র। একট্র দাঁড়াও, আমরাও ব্যক্ষি। তোমার সঙ্গে কমবিভাগ করে নেব। আমরা লাগব

চেথে দেখবার কঠিন কাজে। কমলাদিদি, ঐ দেখো, খড়্খড়েটা লাক্ষ চকোরের চণ্ডার মতো এখনো হাঁ করে রয়েছে। দেখে দঃখ হচ্ছে।

কমল। এত দয়া যদি তো সন্ধা তুমিই ঢালো-না। আমি চললন্ম। ইন্দ্না না, দিদি।

গান

যাবার বেলা শেষ কথাটি যাও বলে, কোন্খানে যে মন ল্কানো দাও বলে। চপল লীলা ছলনাভরে বেদনখানি আড়াল করে, যে বাণী তব হয় নি বলা নাও বলে।

হাসির বাণে হেনেছ কত শেল্যকথা,
নয়নজলে ভরো গো আজি শেষকথা
হায় রে অভিমানিনী নারী,
বিরহ হল দ্বিগণে ভারী
দানের ডালি ফিরায়ে নিতে চাও বলে।

আচ্ছা ভাই, ক্ষান্তদিদি, ঐ খড়্খড়ের পিছনে কোন্ মান্ত্র্যাট বসে আছে আন্দাজ করো দেখি। চন্দরবাব ?

ক্ষান্তমণি। না ভাই, তার আর যাই দোষ থাক, তোদের শব্দভেদী বাণ তাকে পেশছয় না, সে আমি খাব দেখে নিয়েছি।

ইন্দ্। অর্থাং, আমাদের চন্দ্রের যা কলম্ক সেটা কেবল মুখের উপরে, তার জ্যোৎস্নায় কোনো দাগ পড়ে না। তোমাদের লক্ষ্মীছাড়া দলে আর কে আছে নাম করো দেখি।

ক্ষান্তমণি। আর-একজন আছে, তার নাম গদাই।

ইন্দ্। আরে, ছি ছি, ছি ছি! অমন নাম যার তার খড়্খড়ে চিরদিন যেন বোজা থাকে। ক্ষান্তমণি। নাম শ্নেই যে তোর—

ইন্দ্। নামের দাম কম নয় দিদি। ভেবে দেখো তো, দৈবদ্বেগিগে গদাই যদি 'কাননকুস্মিকা'র কবি হত তা হলে কবির নাম জপ করবার সময় দিদি কী মুশকিলেই পড়ত। ভক্তি হত না, স্তরাং ম্ভিও পেত না।

কমল। দিদির মুন্তির জন্যে তোমাকে অত ভাবতে হবে না। এখন নিজের কথা চিন্তা করবার সময় হয়েছে।

ইন্দ্র। সেইজন্যেই তো নাম বাছাই করতে লেগে গেছি। সময় নন্ট করতে চাই নে। আমার স্বয়ংবরসভায় নিমন্ত্রণের ফর্দ থেকে গদাই নামটা কাটা পড়ল।

क्मन। তा रत्न এইবেলা তোমার পছনদসই নামের একটা ফর্দ করা যাক। কুম্নুদ কিরকম?

रेन्द्र। हत्न याद्र।

কমল। নিকুঞ্জ? ইন্দ্র। চলতেও পারে, কিন্তু উপবাসের মুখে, অর্থাৎ দ্বাদশী তিথিতে।

কমল। পরিমল?

ইন্দ্র। মালাবদলের সময় নাম-বদল করতে হবে, সে হবে ইন্দ্র আমি হব পরিমল। যা হোক এগালো চলতেও পারে—কিন্তু গদাই? নৈব নৈব চ।

ক্ষানত। কীবে পাগলামি করছিস ইন্দ্র! চল, আমার কাজ আছে।

# ন্বিতীয় দূশ্য

### চন্দ্রবাব্র বাসা

চন্দ্র। ভাই বিন্দা, তোমাকে দেখে বোধ হচ্ছে, আজ তোমার ভালোমন্দ একটা-কিছ্ম হল বলে, কিংবা হয়েই বসেছে।

বিনোদ। তাই নাকি?

চন্দ্রকানত। আজ তোমার দ্ণিটো ছ্টেছে যেন কোন্ মায়াম্গীর পিছ, পিছ,। গেছে তার পথ হারিয়ে! ওহে, আজকের হাওয়ায় তোমায় গায়ে কারো ছোঁয়াচ লাগছে নাকি?

বিনোদ। কিসে ঠাওরালে?

চন্দ্রকানত। মুখের ভাবে।

বিনোদ। ভাবটা কিরকম দেখছ?

চন্দ্রকান্ত। যেন ইন্দ্রধন্ উঠেছে আকাশে, আর তারই ছায়াটা শিউরে উঠছে নদীর ঢেউয়ে।

বিনোদ। বলে যাও।

চন্দ্রকান্ত। যেন আষাঢ়-সন্ধ্যাবেলায় জ'ইগাছের গাঁঠে গাঁঠে কু'ড়ি ধরল বলে, আর দেরি নেই। বিনোদ। আরো কিছু আছে?

চন্দকান্ত। যেন-

# নব জলধরে বিজ্বী-রেহা ত্বন্দ্র প্রসারি গোল ৷

বিনোদ। থামলে কেন, বলে যাও।

চন্দ্রকানত। যেন বাঁশিটি আজ ঠেকেছে এসে গাণীর অধরে। সত্যি করে বলা ভাই, লাকোসা নে আমার কাছে।

বিনোদ। তা হতে পারে। একটা কোন্ ইশারা আজ গোধ্বিতে উড়ে বেড়াচ্ছে, তাকে কিছুতেই ধরতে পারছি নে।

চন্দ্রকানত। ইশারা উড়ে বেড়াচ্ছে! সেটা প্রজাপতির জনায় নাকি?

বিনোদ। যেন অন্থ মৌমাছির কাছে রজনীগন্ধার গন্ধের ইশারা।

**हन्प्रकान्छ।** शाय शाय, शाख्याणी कान् मिक थ्यक वरेष्ट, जात ठिकानारे प्रयत्न ना?

বিনোদ। পোস্ট-আপিসের ঠিকানাটা পাওয়া শক্ত নয় চন্দরদা! কিন্তু স্বর্ণরেণ্ট্র কোথায় আছে লট্নকিয়ে সেই ঠিকানাটাই—

চন্দ্রকালত। সর্বনাশ করলে! এরই মধ্যে স্বর্ণের কথাটা মনে এসেছে? সাদা ভাষায় ওর মানে হচ্ছে পণের টাকা—তোমার রজনীগন্ধার গন্ধটা তা হলে ব্যাভ্কশাল স্ট্রীটের দিক থেকেই এল বৃঝি?

বিনোদ। ছি ছি চন্দ্র, এমন কথাটাও তোমার মুখ দিয়ে বেরোল! আমি তুচ্ছ টাকার কথাই কি ভাবছি?

চন্দ্রকাশ্ত। আজকালকার দিনে কোন্টা তুচ্ছ, কন্যাটা না পণটা, তার হিসেব করা শস্ত নয়। য্বকরা তো সোনার মৃগ দেখেই ছোটে, সীতা পড়ে থাকেন পশ্চাতে।

বিনোদ। যুবক যে কে, সে কি তার বয়স গুণে বের করতে হবে, আর সোনার রেণ্ন যে কাকে বলে সে কি ব্রুবে তার ভরি ওজন করে?

চন্দ্রকাল্ত। এটা বেশ বলেছ, তোমার কবিতায় লিখে ফেলো হে, কথাটা আজ বাদে কাল হারিয়ে না যায়। আমার একটা লাইন মনে এল, তুমি কবি, তার পাদপ্রেণ করে দাও দেখি—

ও ভোলা মন, বল্ দেখি ভাই,

কোন্ সোনা তোর সোনা।

বিনোদ।

কেনাবেচার দেনালেনায়

যায় না তারে গোনা।

চন্দ্রকান্ত। ভ্যালা মোর দাদা! আচ্ছা, আর-এক লাইন-

उ एजना मन, वन् स्म स्माना

কেমন ক'রে গলে।

বিনোদ।

গলে ব্কের দ্থের তাপে,

গলে চোখের জলে।

চন্দ্রকানত। বহাং আছো! আর-এক লাইন—

ও ভোলা মন, সেই সোনা তোর

কোন্ খনিতে পাই?

বিনোদ।

সেই বিধাতার খেয়ালে, যার

ঠিক-ঠিকানা নাই।

চন্দ্রকানত। ক্যা বাং! আচ্ছা, আর-এক লাইন—

ও ভোলা মন, সোনার সে ধন

রাখবি কেমন করে?

বিনোদ।

রাথব তারে ধ্যানের মাঝে

মনের মধ্যে ভরে।

চন্দ্রকানত। বাস্, আর দরকার নেই, ফ্লে মার্ক পেরেছে—পাস্ড্ উইথ অনার্স। আর ভয় নেই, সন্ধানে বেরিয়ে পড়া যাক—

> সোনার স্বপন ধর্ক-না র্প অপর্পের হাটে। সোনার বাঁশি বাজাও, রসিক, রসের নবীন নাটে।

বিনোদ। চন্দরদা, কে বলে তুমি কবি নও?

চন্দ্রকালত। ছায়ায় পড়ে গেছি ভাই, চন্দ্রগ্রহণ লেগেছে— তোমরা না থাকলে আমিও কবি বলে চলে যেতে পারতুম, কবিসমাট নাও যদি হতুম অলতত কবি-তাল্কেদার হওয়া অসম্ভব ছিল না। দেখেছি, প্রাণের ভিতরটাতে মাঝে মাঝে রস উছলে ওঠে, কিল্ছু তার ধারাটা মাসিকপত্র পর্যলত পেশছর না।

বিনোদ। ঘরে আছে রসসম্দ্র, সেইখানেই ল্বণ্ড হয়ে যায়!

চন্দ্রকান্ত। এক্সেলেন্ট্। কবি না হলে এই গঢ়ে খবর আন্দাজ করতে পারত কে বলো। ঐ যে আসছে আমাদের মেডিকাল স্টুডেন্ট।

#### গদাইয়ের প্রবেশ

চন্দ্রকাশ্ত। এই যে গদাই! শরীরতত্ত্ব ছেড়ে হঠাৎ কবির দরবারে যে? তোমার বাবা জানলে যে শিউরে উঠবেন।

গদাই। না ভাই, প্যাথলজি স্টাডি করবার পক্ষে তোদের সংস্পাটা একেবারেই ব্যর্থ নয়। তোদের হদয়টা যে সর্বদাই আইটাই করছে সেটা অজীর্ণ রোগের একটি নামান্তর তা জানিস? বেশ ভালো করে আহারটি করলে এবং সেটি হজম করতে পারলে কবিশ্বরোগ কাছে ঘেশতে পারে না। আধ-পেটা করে খাও, অন্বলের ব্যামোটি বাধাও, আর অমনি কোথায় আকাশের চাঁদ, কোথায় দক্ষিণের বাভাস, কোথায় কোকিলপক্ষীর ডাক, এই নিয়ে প্রাণ আনচান করতে থাকে; জানলার কাছে বসে বসে মনে হয় কী যেন চাও, যা চাও সেটি যে বাই-কার্বোনেট-অফ-সোডা তা কিছ্বতেই ব্রুতে পার না।

চন্দ্রকানত। হৃদ্যন্দ্রটির বাসা পাকষন্দের ঠিক উপরেই, এ কথা কবিরা মানে না, কিন্তু কবিরাজরা মানে।

গদাই। ঐ যে যাকে ভালোবাসা বল সেটা যে শ্বন্ধ একটা স্নায়ব্ধ ব্যামো, তার আর সন্দেহ নেই। আমার বিশ্বাস অন্যান্য ব্যামোর মতো তারও একটা ওব্ধ বের হবে।

চন্দ্রকান্ত। হবে বৈকি। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোবে— হাদয়-বেদনার জন্য অতি উত্তম মালিশ, উত্তম মালিশ। বিরহনিবারণী বটিকা; রাত্রে একটি সকালে একটি সেবন করিলে বিরহভার একেবারে নিঃশেষে অবসান।

আছো ভাই বিনু, এক কথায় বলে দে দেখি, কিরকম মেয়ে তোর পছন্দ।

বিনোদ। আমি কিরকম চাই জান? যাকে কিছু বোঝবার জো নেই। যাকে ধরতে গেলে পালিয়ে যায়, পালাতে গেলে যে ধরে টেনে নিয়ে আসে।

চন্দ্রকালত। ব্রেছে। যে কোনো কালেই প্রোনো হবে না। মনের কথা টেনে বলেছ ভাই! পাওয়া শক্ত। আমরা ভূকভোগী, জানি কিনা, বিয়ে করলেই মেয়েগ্রলো দ্বিদনেই বহুকেলে পড়া প্রথির মতো হয়ে আসে; মলাটটা আধখানা ছিড়ে ঢল্ ঢল্ করছে, পাতাগ্রলো দাগি হয়ে খ্রলে আসছে, কোথায় সে আঁটসাঁট বাঁধ্নি, কোথায় সে সোনার জলের ছাপ! আছ্লা, সে যেন হল, আর চেহারা কেমন?

বিনোদ। ছিপ্ছিপে, মাটির সংশ্য অতি অন্পই সম্পর্ক, যেন সঞ্চারিণী পদ্ধবিনী লতেব। চন্দ্রকানত। আর বেশি বলতে হবে না, ব্রেথ নিয়েছি। তুমি চাও পদ্যের মতো চোম্দটি অক্ষরে বাঁধাসাধা, চলতে ফিরতে ছন্দটি রেখে চলে; এ দিকে মিল্লনাথ, ভরত শিরোমণি, জগন্নাথ তর্কপশ্যানন তার টিকে-ভাষ্য করে থই পায় না। ব্রেখছ বিন্দা, চাইলেই তো পাওয়া যায় না—

বিনোদ! কেন, তোমার কপালে তো মন্দ জোটে নি।

চন্দ্রকালত। মনদ বলতে সাহস করি নে, কিন্তু ভাই, সে গদ্য, তাতে ছাঁদ নেই, ঢিল কলমে লেখা। গদাই। আর ছাঁদে কাজ নেই ভাই! আবার তোমার কিরকম ছাঁদ সেটাও তো দেখতে হবে।

চন্দ্রকান্ত। তোরা ব্রুবি নে, গদাই, ভিতরে গীতগোবিন্দের অলপ একট্র আমেজ্ব আছে; স্থায়ে ঘটলে লালিতলবংগলতার সংখ্য ছন্দের মিল হতেও পারত। চাঁদের আলোয় মুখের দিকে চেয়ে বেলফ্রনের মালা হাতে প্রেয়সী যদি বলত—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারন্

নয়ন না তির্বাপত ভেল

নেহাত অসহ্য হত না। প্রেয়সী সর্বদা এসেও থাকেন, কিছ্বই যে বলেন না এত বড়ো বদনাম দিতে পারব না। কিন্তু বাক্যালো, বিশেষত তার স্বরুটা, এমনটি হয় না—

গোড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সম্ধা নিরবিধ।

গদাই। দেখো চন্দরদা, বিয়ে করবার প্রসংশা পছন্দ করার কথাটা একেবারেই খাটে না। বিয়েটা হলো মনোথিইজ্ম আর পছন্দটা হল পলিথিইজ্ম। দ্টোর থিওলজি একেবারে উলটো। বিয়ের ডেফিনিশন্ই হচ্ছে জন্মের মতো পছন্দ-বায়্টাকে থতম করে দেওয়া। তেতিশ কোটিকে একের মধ্যে নিঃশেষে বিসর্জন করা।

পাশের বাড়ি হইতে গানের শব্দ

বিনোদ। ঐ শোনো, গান। গদাই। কার গান হে?

চন্দ্রকানত। চুপ করে খানিকটা শোনোই-না। পরে পরিচয় দেব।

নেপথে গান কাছে যবে ছিল, পাশে হল না যাওয়াঃ চলে যবে গেল, তারি
লাগিল হাওয়া।
যবে ঘাটে ছিল নেয়ে
তারে দেখি নাই চেয়ে,
দ্র হতে শ্নি স্লোতে
তরণী বাওয়া।

বেখানে হল না খেলা

সে খেলাঘরে

আজি নিশিদিন মন

কেমন করে।

হারানো দিনের ভাষা

শ্বশ্নে আজি বাঁধে বাসা,

আজ শুখু আখিজলে

শিহনে চাওরা।

চন্দ্রকানত। বিন্দা, আজকাল রাধিকার দলই বাঁশি বাজাতে শিখেছে, কলির কৃষণা,লোকে বাসা থেকে পথে বের করবে। দেখো-না নাড়ীটা বেশ একট্য দ্রুত চলছে।

বিনোদ। চন্দ্র, আজ কী করব ভাবছিল্ম, একটা মতলব মাথায় এসেছে।

চন্দ্রকানত। কী বলো দেখি।

বিনোদ। চলো, যে মেয়েটি গান গায় ওর সঙ্গে আজই আমার বিয়ের সম্বন্ধ করে আসি গে। চন্দ্রকাশ্ত। বলো কী!

বিনোদ। আর তো বসে বসে ভালো লাগছে না।

চন্দ্রকালত। কিন্তু দেখাশ্বনা তো করবে, আলাপ-পরিচয় তো করতে হবে? আমরা বিয়ে করেছিল্বম চোখ ব্রেজ বড়ি গেলার মতো, মুখে স্বাদ পেলব্ব না, পেটের মধ্যে পেশছে খ্ব কষে জিয়া করতে লাগল, কিন্তু তোদের তা তো চলবে না।

বিনোদ। না, তাকে দেখতে চাই নে। আমি ঐ গানর পটিকে বরণ করব।

চন্দ্রকান্ত। বিনা, এ কথাটা তোর মাখেও একটা বাড়াবাড়ি শোনাচ্ছে। তার চেয়ে একটা গ্রামোফোন কেন্-না? এ যে ভাই মানা্য, দেখেশানে নেওয়া ভালো।

বিনোদ। মান্বকে কি চোখ চাইলেই দেখা যায়? তুমিও যেমন! রাখো জীবনটা বাজি, চোখ বুজে দান তুলে নাও, তার পরে হয় রাজা নয় ফকির; একেই তো বলে খেলা।

চন্দ্রকালত। উঃ! কী সাহস! তোমার কথা শ্নালে আমার মরচে-পড়া ব্রকেও ঝলক মারে, ফের আর একটা বিয়ে করতে ইচ্ছে করে। না দেখে বিয়ে তো আমরাও করেছি, কিন্তু এমনতরো মরিয়া করে তোলে নি।

গদাই। তা বলি, যদি বিশ্লে করতে হয় নিজে না দেখে বিশ্লে করাই ভালো। ডান্তারের পক্ষে নিজের চিকিৎসা করাটা কিছু নয়। মেয়েটি কে বলো তো হে চন্দরদা।

চন্দ্রকালত। আমাদের নিবারণবাব্র বাড়িতে থাকেন, নাম কমলম্খী। আদিত্যবাব্ আর নিবারণবাব্ পরম বন্ধ্ ছিলেন। আদিত্য মরবার সময় মেয়েটিকে নিবারণবাব্র হাতে সমপণি করে দিয়ে গেছেন।

গদাই। তুমি তোমার প্রতিবেশিনীকে আগে থাকতেই দেখ নি তো?

চন্দ্রকানত। আমার কি আর আশে পাশে দৃষ্টি দেবার জো আছে! আমার এ দৃটি চক্ষর একেবারে দস্তথতি সীলমোহর করা, অন্হার্ ম্যাজিস্টিস্ সার্ভিস্। তবে শ্নেছি বটে, দেখতে ভালো এবং স্বভাবটিও ভালো।

গদাই। আচ্ছা, এখন তা হলে আমরা কেউ দেখব না, একেবারে সেই বিবাহের রাত্রে চমক লাগবে।

চন্দ্রকান্ত। তোমরা একট্ বোসো ভাই, আমি অমনি চট করে চাদরটা পরে আসি। এই পাশের ঘরেই।

[ প্রস্থান

#### পাশের ঘরে

## চন্দ্রকান্ত ও ক্লান্তমান

চন্দ্রকানত। বড়োবউ, ও বড়োবউ! চাবিটা দাও দেখি।

ক্ষান্তমণি। কেন জীবনসর্বান্ধ্ব নয়নমণি, দাসীকে কেন মনে পড়ল?

চন্দ্রকান্ত। ও আবার কি! যাত্রার দল খ্লবে নাকি? আপাতত একটা সাফ দেখে চাদর বের করে দাও দেখি, এখনি বেরতে হবে—

ক্ষান্তমণি। (অগ্রসর হইয়া) আদর চাই! প্রিয়তম তা আদর করছি।

চন্দ্রকানত। (পশ্চাতে হঠিয়া) আরে, ছি ছি ছি! ও কী ও!

ক্ষান্তর্মাণ। নাথ বেলফুলের মালা গে'থে রেখেছি, এখন কেবল চাঁদ উঠলেই হয়—

চন্দ্রকানত। ও! গন্ধবর্ণনা আড়াল থেকে সমসত শোনা হয়েছে দেখছি। বড়োবউ, কাজটা ভালো হয় নি। ওটা বিধাতার অভিপ্রায় নয়। তিনি মান্ব্যের গ্রবণশক্তির একটা সীমা ঠিক করে দিয়েছেন, তার কারণই হচ্ছে পাছে অসাক্ষাতে যে কথাগন্লো হয় তাও মান্য শন্নতে পায়; তা হলে প্রিবীতে বন্যুত্ব বল, আজ্বীয়তা বল, কিছুই টিকতে পারে না।

ক্ষাল্তমণি। ঢের হয়েছে গোঁসাইঠাকুর, আর ধর্মোপদেশ দিতে হবে না। আমাকে তোমার পছন্দ হয় না. না?

চন্দ্রকানত। কে বললে পছন্দ হয় না?

ক্ষাল্তমণি। আমি গদ্য, আমি পদ্য নই, আমি শোলোক পড়ি নে, আমি বেলফ্র্লের মালা প্রাই নে—

চন্দ্রকানত। আমি গললগ্নীকৃতবদ্র হয়ে বলছি, দোহাই তোমার, তুমি শোলোক পোড়ো না, তুমি মালা পরিয়ো না, তুগ,লো স্বাইকে মানায় না—

ক্ষান্তমণ। কী বললে?

চন্দ্রকানত। আমি বললাম যে, বেলফন্লের মালা আমাকে মানায় না, তার চেয়ে সাফ চাদরে ঢের বেশি শোভা হয়— পরীক্ষা করে দেখো।

ক্ষান্তর্মাণ। যাও যাও, আর ঠাট্টা ভালো লাগে না।

চন্দ্রকাশ্ত। (নিকটে আসিয়া) কথাটা ব্রুকে না ভাই? কেবল রাগই করলে! শোনো, ব্রিকরে দিচ্ছি—

ভালোবাসার থামে মিটারে তিন মান্রার উত্তাপ আছে। মান্র যখন বলে 'ভালোবাসি নে' সেটা হল ৯৫ ডিগ্রি, যাকে বলে সাবনমালে। যখন বলে 'ভালোবাসি' সেটা হল নাইন্টিএইট পরেন্ট ফোর. ডান্তাররা তাকে বলে নর্মাল, তাতে একেবারে কোনো বিপদ নেই। কিন্তু প্রেমজনুর যখন ১০৫ ছাড়িয়ে গেছে তখন রুগি আদর করে বলতে শ্রু করেছে 'পোড়ারম্খি', তখন চন্দ্রবদনীটা একেবারে সাফ ছেড়ে দিয়েছে। যারা প্রবীণ ডান্তার তারা বলে এইটেই হল মরণের লক্ষণ। বড়োবউ, নিশ্চয় জেনো, বন্ধ্মহলে আমিও যখন প্রলাপ বকি, তোমাকে যা না বলবার তাই বলি, তখন সেটা প্রণয়ের ভিলিরিয়ম, তখন বাঁধা আদরের ভাষার একেবারে কুলোর না; গাল দিতে না পারলে ভালোবাসার ইন্টিমের চাপে বুক ফেটে যায়, বিশ্রী রকমের অ্যাক্ সিডেন্ট হতে পারে। নাড়ী রসম্প্র

হলে তাতে ভাষা যে কিরকম এলোমেলো হরে ওঠে তা সেই ডান্তারই বোঝে রসবোধের যে একেবারে এম্.ডি.।

ক্ষান্তর্মাণ। রক্ষে করো, আমার অত ডাক্তারি জানা নেই।

চন্দ্রকানত। সে তো ব্যবহারেই ব্রুবতে পারি, নইলে লয়াল্টিকে সিডিশন বলে সন্দেহ করবে কেন। কিন্তু, নিশ্চয় রুগির দশা তোমাকেও মাঝে মাঝে ধরে। আছো, কলতলায় দাঁড়িয়ে তুমি কখনো পদ্মঠাকুরঝিকে বল নি—'আমার এমনি কপাল যে বিয়ে করে ইন্তিক সুখ কাকে বলে একদিনের তরে জানলুম না'? আমার কানে যদি সে কথা আসত তা হলে আনন্দে শরীর রোমাণিত হয়ে উঠত।

ক্ষান্তর্মাণ। আমি পশ্মঠাকুরঝিকে কথ্খনো অমন কথা বলি নি।

চন্দ্রকাশ্ত। আচ্ছা, তা হলে সাফ চাদরটা এনে দাও।

ক্ষান্তমণি ! (চাদর আনিরা দিয়া) তুমি বাইরে বেরোচ্ছ যদি চুলগন্লো কাগের বাসার মতো করে বেরিয়ো না। একট্ব বোসো, তোমার চুল ঠিক করে দিই।

## চির্নি রুস কইয়া আচড়াইতে প্রব্ভ

চন্দ্রকাশ্ত। হয়েছে, হয়েছে।

ক্ষান্তমণি। না, হয় নি। একদণ্ড মাথা স্থির করে রাখো দেখি।

চন্দ্রকানত। তোমার সামনে আমার মাথার ঠিক থাকে না, দেখতে দেখতে ঘ্ররে যায়—

ক্ষাশ্তমণি। অত ঠাট্টায় কাজ কী! নাহর আমার রূপ নেই, গুণ নেই—একটা ললিতলবংগ-লতা খোঁজ করে আনো গে, আমি চললাম।

চের্নি রুস ফেলিয়া দুত প্রস্থান

চন্দ্রকান্ত। এখন আর সময় নেই, ফিরে এসে রাগ ভাঙাতে হবে।

বিনোদ। (নেপথ্য হইতে) ওহে, আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে? তোমাদের প্রেমাভিনয় সাজ্য হল কি।

চন্দ্রকানত। এইমাত্র যবনিকাপতন হয়ে গেল। হদয়বিদারক ট্রাজেডি।

[ প্রস্থান

# তৃতীয় দৃশ্য

# নিবারণের বাড়ি

## নিবারণ ও শিবচরণ

নিবারণ। তবে তাই ঠিক রইল? এখন আমার ইন্দ্মতীকে তোমার গদাইয়ের পছন্দ হলে হয়। শিবচরণ। সে বেটার আবার পছন্দ কী! বিয়েটা তো আগে হয়ে বাক, তার পর পছন্দ সময়মত পরে করলেই হবে।

নিবারণ। না ভাই, কালের যেরকম গতি সেই অনুসারেই চলতে হয়।

শিবচরণ। তা হোক-না কালের গতি, অসম্ভব কখনো সম্ভব হতে পারে না। একট্র ভেবেই দেখো-না, ষে ছোঁড়া পরের্ব একবারও বিবাহ করে নি সে স্থাী চিনবে কী করে? পাট না চিনলে পাটের দালালি করা যায় না, আর স্থালাক কি পাটের চেয়ে সিধে জিনিস? আজ পার্যালাশ বংসর হল আমি গদাইরের মাকে বিবাহ করেছি, তার থেকে পাঁচটা বংসর বাদ দাও, তিনি গত হয়েছেন সে আজ বছর-পাঁচেকের কথা হবে, যা হোক তিরিশটা বংসর তাঁকে নিরে চালিরে এসেছি; আমি আমার ছেলের বউ পছন্দ করতে পারব না আর সে ছেড়া ভূমিণ্ঠ হয়েই আমার চেয়ে পেকে উঠল? তবে যদি তোমার মেয়ের কোনো ধন্ভ'ল পণ থাকে, আমার গদাইকে যাচিয়ে নিতে চান, সে আলাদা কথা।

নিবারণ। নাঃ, আমার মেয়ে কোনো আপত্তিই করবে না, তাকে যা বলব সে তাই শ্নবে। আর-একটি কথা তোমাকে বলা উচিত। আমার মেয়েটির কিছ্ম বয়স হয়েছে।

শিবচরণ। আমিও তাই চাই। ঘরে যদি গিলি থাকতেন তা হলে বউমা ছোটো হলে ক্ষতিছিল না। এখন এই ব্রুড়োটাকৈ যত্ন করে আর ছেলেটাকে কড়া শাসনে রাখতে পারে, এমন একটি মেয়ে না হলে সংসারটি গেল।

নিবারণ। তা হলে তোমার একটি অভিভাবকের নিতান্ত দরকার দেখছি।

শিবচরণ। হাঁ ভাই, মা ইন্দ্রকে বোলো আমার গদাইয়ের ঘরে এলে এই ব্রড়ো নাবালকটিকে প্রতিপালনের ভার তাঁকেই নিতে হবে। তথন দেখব তিনি কেমন মা।

নিবারণ। তা ইন্দ্র দে অভ্যাস আছে। বহুকাল একটি আশ্ত বুড়ো বাপ তারই হাতে পড়েছে। দেখতেই তো পাচ্ছ ভাই, খাইয়ে-দাইয়ে বেশ একরকম ভালো অবস্থাতেই রেখেছে।

শিবচরণ। তাই তো। তাঁর হাতের কাজটিকে দেখে তারিফ করতে হয়। যা হোক, আজ তবে আসি। গুটিদুয়েক রোগী এখনো মরতে বাকি আছে।

[ প্রস্থান

## ইন্দ্মতীর প্রবেশ

हेन्द्। ও ব্জোটি কে এসেছিল বাবা।

নিবারণ। কেন মা 'বুড়ো বুড়ো' করছিস—তোর বাবাও তো বুড়ো।

ইন্দ্র। (নিবারণের পাকা চুলের মধ্যে হাত বুলাইয়া) তুমি তো আমাদের আদ্যিকালের বিদ্যি ব্রেয়া, তোমার সংপা কার তুলনা? কিন্তু ওকে তো কখনো দেখি নি।

নিবারণ। ওর সংখ্যা ক্রমে খুবই পরিচয় হবে---

ইন্দ্র। আমি খ্ব পরিচর করতে চাই নে।

নিবারণ। তোর এ বাবা প্রোনো ঝর্ঝরে হয়ে এসেছে, একবার বাবা বদল করে দেখবি নে ইন্দু?

रेग्द्। তবে আমি চলল্ম।

নিবারণ। না না, শোন্-না। তোরই যেন বাঝার দরকার নেই, আমার একটি বাপের পদ খালি আছে— তাই আমি একটি সন্ধান করে বের করেছি মা।

ইন্দ্র। তুমি কী বকছ ব্রুতে পারছি নে।

নিবারণ। নাঃ, তুমি আমার তেমনি হাবা মেল্লে কিনা। সব ব্রুবতে পেরেছিস, কেবল দ্রুট্মি!

#### ভূত্যের প্রবেশ

ভূত্য। তিনটি বাব, এসেছে দেখা করতে।

ইন্দ্। তাদের যেতে বলে দে। সকাল থেকে কেবলই বাব্ আসছে।

নিবারণ। না না, ভদ্রলোক এসেছে, দেখা করা চাই।

ইন্দ্র। তোমার যে নাবার সময় হয়েছে।

নিবারণ। একবার শনে নিই কী জন্যে এসেছেন, বেশি দেরি হবে না।

ইন্দ্র। তুমি একবার গল্প পেলে আর উঠতে চাইবে না, আবার কালকের মতো খেতে দেরি করবে। আচ্ছা, আমি ঐ পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে রইল্ম, পাঁচ মিনিট বাদে ডেকে পাঠাব।

নিবারণ। তোর শাসনের জন্মলায় আমি আর বাঁচি নে। চাণক্যের শ্লোক জানিস তো? প্রাপ্তে তু যোড়শে বর্ষে পত্রে মিত্রবদাচরেও। তা আমার কি সে বয়স পেরোয় নি?

হেন্দ্রমতীর প্রস্থান

নিবারণ। (ভূত্যের প্রতি) বাব্দের ডেকে নিয়ে আয়।

চন্দ্রকান্ত বিনোদবিহারী ও গদাইয়ের প্রবেশ

নিবারণ। এই যে চন্দ্রবাব্! আসতে আজ্ঞা হোক। আপনারা সকলে বসন্ন। ওরে, তামাক দিয়ে যা। '

চন্দ্রকানত। আজ্ঞে না, তামাক থাক।

নিবারণ। তা, ভালো আছেন চন্দ্রবাবঃ?

চন্দ্রকানত। আজ্ঞে হাঁ, আপনার আশীর্বাদে একরকম আছি ভালো।

নিবারণ। আপনাদের কোথায় থাকা হয়?

বিনোদ। আমরা কলকাতাতেই থাকি।

চন্দ্রকানত। মহাশারের কাছে আমাদের একটি প্রস্তাব আছে।

নিবারণ। (শশব্যুস্ত হইয়া) কী বলান।

চন্দ্রকান্ত। মহাশয়ের ঘরে আদিত্যবাব্র যে অবিবাহিত কন্যাটি আছেন তাঁর জন্যে একটি সংপাত্র পাওয়া গেছে। যদি অভিপ্রায় করেন—

নিবারণ! অতি উত্তম কথা। পার্রটি কে?

**ष्ट्रिकान्छ ।** विस्नामित्राज्ञीवात्त्व नाम भास्तर्हन त्वाथ क्रि ।

নিবারণ। বিলক্ষণ! তা আর শ্রনি নি! তিনি আমাদের দেশের একজন প্রধান লেখক। 'জ্ঞান-রত্মকর' তো তাঁরই লেখা?

চন্দ্রকানত। আজ্ঞে না। সে বৈকুণ্ঠ বসাক বলে একটি লোকের লেখা।

নিবারণ। তাই বটে। আমার ভুল হয়েছে। তবে 'প্রবোধলহরী' ? আমি ঐ দ্বটোতে বরাবর ভুল করে থাকি।

চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞে না। 'প্রবোধলহরী' তাঁর লেখা নয়। সেটা কার বলতে পারি নে।

নিবারণ। তবে তাঁর একখানা বইয়ের নাম কর্ম দেখি।

চন্দ্রকানত। 'কাননকুস্মিকা' দেখেছেন কী?

নিবারণ। 'কাননকুস,মিকা!' না, দেখি নি। নামটি অতি স্বললিত। বাংলা বই কবে সেই বাল্যকালে পড়তেম। তখন অবশ্যই 'কাননকুস,মিকা' পড়ে থাকব, স্মরণ হচ্ছে না। তা বিনোদ-বাব্র প্রের বয়স কত হবে, ক'টি পাস করেছেন তিনি?

চন্দ্রকাশত। মশায় ভূল করছেন। বিনোদবাব্র বয়স অতি অলপ। তিনি এম.এ. পাস করে সম্প্রতি বি.এল. উত্তীর্ণ হয়েছেন। বিবাহ হয় নি। তাঁরই কথা মহাশয়কে বলছিল,ম। তা আপনার কাছে প্রকাশ করে বলাই ভালো, এই এ°র নাম বিনোদবাব্র।

নিবারণ। আপনি বিনোদবাবা। আজ আমার কী সোভাগ্য। আমি মেয়েদের কাছে শানেছি আপনি দিব্যি লিখতে পারেন।

চন্দ্রকালত। তা এর সঙ্গে আপনার ভাইঝির বিবাহ দিতে যদি আপত্তি না থাকে—

নিবারণ। আপত্তি! আমার প্রম সোভাগ্য।

চন্দ্রকানত। তা হলে এ সম্বন্ধে যা যা স্থির করবার আছে কাল এসে মহাশয়ের সংগ্য কথা হবে।

নিবারণ। যে আজ্ঞে। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি—মেয়েটির বাপ টাকাকড়ি কিছ্ রেখে যেতে পারেন নি। তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি, এমন লক্ষ্মী মেয়ে আর পাবেন না।

চন্দ্রকানত। তবে অনুমতি হয় তো এখন আসি।

নিবারণ। এত শীল বাবেন? বলেন কী! আর-একট্ব বস্বন-না।

চন্দ্রকান্ত। আপনার এখনো নাওয়া-খাওয়া হয় নি-

নিবারণ। সে এখন ঢের সময় আছে। বেলা তো স্বে—

চন্দ্রকানত। আন্তে বেলা নিতানত কম হয় নি। এখন যদি আজ্ঞা করেন তো উঠি। নিবারণ। তবে আসন্ন। দেখন চন্দরবাবন, মতি হালদারের ঐ-যে কুসন্মকানন না কী বইখানা বললেন ওটা লিখে দিয়ে যাবেন তো।

চন্দ্রকান্ত। কাননকুসন্মিকা? বইখানা পাঠিয়ে দেব, কিন্তু সেটা মতি হালদারের নয়। নিবারণ। তবে থাক্। বরণ্ড বিনোদবাবনুর একখানা প্রবোধলহরী যদি থাকে তো একবার— চন্দ্রকান্ত। প্রবোধলহরী তো—

বিনোদ। আঃ, থামো-না! তা, যে আজে, আমিই পাঠিয়ে দেব। আমার প্রবোধলহরী, বারবেলাকথন, তিথিদোষখণ্ডন, প্রায়শ্চিন্তবিধি এবং ন্তন পঞ্জিকা আপনাকে পাঠিয়ে দেব।

নিবারণ। দেখন, বিনোদবাবন্র একখানি ফোটোগ্রাফ পাওয়া যায় কি? তা হলে কমলকে একবার—

চন্দ্রকান্ত। ফোটোগ্রাফ সংগ্গই এনেছি, কিন্তু এতে আমাদের তিন জনেরই ছবি আছে। নিবারণ। তা হোক, ছবিটি দিবিয় উঠেছে, এতেই কাঞ্জ চলবে।

চন্দ্রকাত। তা হলে আজ্ঞা হয় তো আসি।

প্রস্থান

নিবারণ। নাঃ, লোকটার বিদ্যে আছে। বাঁচা গেল, একটি মনের মতো সংপাত্ত পাওয়া গেল। কমলের জন্য আমার বড়ো ভাবনা ছিল।

### ইন্দ্রমতীর প্রবেশ

ইন্দু। বাবা, তোমার হল?

নিবারণ। ও ইন্দ্র, তুই তো দেখলি নে—তোরা সেই যে বিনোদবাব্র লেখার এত প্রশংসা করিস, তিনি আজ এসেছিলেন।

ইন্দ্র । আমার তো খেরেদেয়ে আর কাজ নেই, তোমার এখানে যত রাজ্যির অকেজো লোক এসে জোটে আর আমি আড়াল থেকে ল্বকিয়ে ল্বকিয়ে তাদের দেখি! আছা বাবা, চন্দ্রবাব্ব বিনোদবাব্ব ছাড়া আর-একটি যে লোক এসেছিল— বদ-চেহারা লক্ষ্মীছাড়ার মতো দেখতে, চোখে চশ্মা-পরা, সে কে?

নিবারণ। তুই যে বলছিলি আড়াল থেকে দেখিস নে? বদ-চেহারা আবার কার দেখলি? বাব্রটি তো দিব্যি ফ্রটফুটে কাতিকের মতো দেখতে। তাঁর নামটি কী জিজ্ঞাসা করা হয় নি।

ইন্দ্ তাকে আবার ভালো দেখতে হল? দিনে দিনে তোমার কী যে পছন্দ হচ্ছে বাবা! এখন নাইতে চলো —

**িনবারণের প্রস্থা**ন

নাঃ, ওঁর নামটা জানতে হচ্ছে। নিশ্চয় ক্ষাণ্তদিদি বলতে পারবেন।—বাবা, শোনো শোনো।

## নিবারণের প্রয়প্রবেশ

ওরা তোমাকে বিনোদবাব্র একটা ফোটোগ্রাফ দিয়ে গেল না?
নিবারণ। হাঁ, এতে তিন বন্ধ্রই ছবি আছে।
ইন্দ্র। তাতে ক্ষতি নেই। ওটা আমাকে দাও-না, আমি দিদিকে দেখাব।
নিবারণ। ভেবেছিলাম, আমি নিজে দেখাব।

ইন্দ্র। না বাবা, আমি দেখাব, বেশ মজা হবে।

নিবারণ। এই নে মা, কিন্তু ওকে নিয়ে বেশি ঠাটা করিস নে।

ইন্দ্র। বাবা, আমার সঞ্চো চন্দ্রিশ ঘণ্টা বাস করছে, আর যাই হোক ঠাট্টায় ওর আর বিপদের আশশ্কা নেই।

িনবারণের প্রস্থান

इन्द्र। कमलिपि, कमलिपि।

#### কমলের প্রবেশ

कमल। की हेन्द्?

ইন্দু। আর দেরি কোরো না।

কমল। কেন, কী করতে হবে বল্-না।

हेन्द्र। अथन कावाभाष्ट्रभए कमनत्क विकिश्व रहा छेठेए रत।

কমল। কেন বল তো।

ইন্দ্। খড়্খড়ের ফাঁক দিয়ে যাঁর অর্ণরেখার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল সেই দিনমণি উঠে পড়েছেন তোমার ভাগাগগনে।

কমল। তুই খবর পেলি কোথা থেকে?

ইন্দু। স্বয়ং দিনমণির কাছ থেকে।

কমল। একটা স্পন্ট ভাষায় কথা ক।

ইন্দ্র। আমার চেয়ে ঢের বেশি অস্পণ্ট ভাষায় যিনি কাব্য রচনা করেন সেই কবি স্বয়ং এই ঘরে পরিদৃশ্যমান হয়েছিলেন।

কমল। কী কারণে?

ইন্দ্। তোমার উপর করক্ষেপ করবার দাবি জানিয়ে যেতে। এতদিন যিনি ছিলেন তোমার কানের শোনা, এখন তিনি হবেন তোমার নয়নের মণি, বাবার কাছে স্বয়ং দরবার জানিয়ে গেছেন। তোমার মনের মান্য এখন থেকে তোমারই কোণের মান্য হবার উমেদার, কথাবার্তা ঠিকঠাক হয়ে গেছে। স্থবর কিনা বলো দিদি!

কমল। এখনো বলবার সময় হয় নি।

ইন্দু। বলিস কী ভাই! কাব্যের চেয়ে কবির দাম বেশি নয়?

কমল। দামের তুলনা করব কী করে? দ্বটো জিনিস এক জাতের নয়, যেমন মধ্য আর মধ্যকর।

ইন্দ্। সে কথা মানি, যেমন বাঁশ আর বাঁশি। বাঁশি ষেরকম করে বাজে বাঁশ ঠিক তার বিপরীতভাবে অন্তরে বাহিরে বাজতে পারে। তা হলে কী করা কর্তব্য এইবেলা বলা। এখনো সময় আছে। নাহয় বাবাকে বলে আসি যে, কাব্যের মধ্যে শুধ্ব কথার মিল চাই, সেটাতে ভূল হলেও চলে; কিন্তু কবির মধ্যে চাই প্রাণের মিল, সেটাতে ভূল হলে সাংঘাতিক। কাজ নেই দিদি, স্বয়ং দেখেশুনে পছন্দ করে নাও। ছবিটা দেখে তার ভূমিকা করতে পারো।

কমল। এর মধ্যে তো একজন দেখছি চন্দরবাব্।

ইন্দ্র। বাকি দ্রজনের মধ্যে কে বিনোদবাব, আন্দাজ কর্ দেখি। এর মধ্যে কেই বা কোকিল কেই বা কাক, কেই বা কবি, কেই বা অকবি বল্ দেখি।

কমল। তোর মতন এমন স্ক্রা দ্খিট আমার নেই ভাই!

ইন্দ্র। আছো এই নে, তোর ডেন্ফের উপর রাখ্, চেয়ে দেখতে দেখতে ভরের ধ্যানদ্ণিতত সত্য আপনি প্রকাশিত হবে। দময়ন্তী ছ-জনের মধ্যে নলকে চিনে নিয়েছিলেন, তোর তো কেবল দ্বজন।

কমল। অত চিন্তার অত ধ্যানে আমার দরকার নেই।

रेन्द्र। विजन की मिमि!

কমল। আমি তো প্রয়ংবরা হতে যাছিছ নে বোন! তা আমার আবার পছন্দ! দন্টো-একটা কাপড়চোপড় ছাড়া জীবনের ক'টা জিনিসই বা নিজের পছন্দ অনুসারে পাওয়া গেছে? আপনাকেই আপনি পছন্দ করে নিতে পারি নি।

ইন্দর্। তুই ভাই, কথার কথার বড়ো বেশি গম্ভীর হরে পড়িস। বিনোদের কাছে যদি অমনি করে থাকিস তা হলে সে তোর সঙ্গে প্রেমালাপ করতে সাহস করবে না।

कमल। स्मञ्जनाः नादम जूरे नियुक्त थाकिन।

ইন্দ্র। তা হলে যে তোর গাম্ভীর্য আরো সাতগুণ বেড়ে যাবে। দেখ্ ভাই, তুই তো একটা পোষা কবি হাতে পোল, এবার তাকে দিয়ে তোর নিজের নামে কবিতা লিখিয়ে নিস, যতক্ষণ পছন্দ না হয় ছাডিস নে। নিজের নামে কবিতা দেখলে কিরকম লাগে, কে জানে।

কমল। মনে হয়, আমার নাম করে আর কাকে লিখছে। তোর যদি শখ থাকে আমি তোর নামে একটা লিখিয়ে নেব।

ইন্দ্র। তুই কেন, সে আমি নিজে করে নেব। আমাদের যে সম্পর্ক আমি যে কান ধরে লিখিরে নিতে পারি। তমি তো তা পারবে না। আপাতত ছবিটা তোর কাছে রাখ্।

কমল। ছবিতে আমার দরকার নেই।

ইন্দ্। নেই দরকার? তবে ওটা আমার রইল? সর্বস্বন্থ ত্যাগ করলে?

কমল। কেন বল্দেখি। এত উৎসাহ কেন তোর।

ইন্দ্। সেদিন নাম খ্রুছিল্ম, রূপও তো খ্রুজতে হবে। এই ছবির মধ্যে যদি নামে রূপে মিল হয়ে যায়?

কমল। অর্থাৎ?

ইন্দ্। অর্থাৎ (গদাইয়ের ছবি দেখাইয়া) এর নাম যদি গদাই না হয়, যদি কুম্দ কিংবা পরিমল, কিংবা কিশলয়, কিংবা কোকনদ, কিংবা কপিঞ্চল হয়ে দাঁড়ায়?

কমল। তা হলেই চুকে যাবে?

ইন্দ্রে একেবারে চুকে না যাক, মিউজিয়মে একটা প্রথম স্পেসিমেন্ পাওয়া যাবে তো? কমল। আছো, তোর স্পেসিমেন্ জমা কর্—আপাতত তোর চুল বেধে দিই গে চল্।

# দ্বিতীয় অঙক

# প্রথম দুশ্য

# চন্দ্রে অন্তঃপর

# কাল্ডমণি ও ইন্দ্মতী

ইন্দ্র। তোমার স্বামী আদর করেই ঠাট্টা করে, সে কি আর সতিতা!

ক্ষাস্ত্রমণি। না ভাই, ঠাট্টা কি সত্যি ঠিক ব্রুবতে পারি নে। আর সত্যি হবারই বা <mark>আটক</mark> কী? নিজে তো জানি নিজের গণে কত।

ইন্দ্। তোমার স্বামীর আবার তেমনি সব বন্ধ্ব জ্বটেছে, তারাই পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলে তাঁর মন উতলা করে দেয়। বিশেষ সেদিন বিনাদবাব্ব আর তোমার স্বামীর সঙ্গো আর-একটি কে বাব্ব আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল, তাকে দেখে আমার আদবে ভালো লাগল না। লোকটা কে ভাই?

ক্ষান্তমণি। কী জানি ভাই! বন্ধ্ব একটি-আধটি তো নয়, স্বগ্রেলাকে আবার চিনিও নে। ইন্দ্ব। এই দেখ্-না তার ছবি। (কাপড় খ্রিজয়া) এ কী হল! এই ষাঃ, কোথায় ফেলল্ম! ক্ষান্তমণি। কী ফেললি?

रेग्द्। स्थारपेशाक।

ক্ষান্তমণি। কার?

ইন্দ্র। বিনোদবাব্র। নিশ্চয় তোমাদের এই গলি পার হয়ে আসবার সময় রাস্তায় পড়ে গেছে। আমি যাই, খ্রেক আনি গে। ক্ষাল্তমণি। ছি ছি, রাস্তার মাঝে ছবি খ্রুজতে গিয়ে লোক দাঁড় করিয়ে দিবি যে! সে ছবির এতই কিসের কদর?

ইন্দ<sub>্ন</sub>। হায় হায়, দিদি যদি কে'দে-কেটে অনথ'পাত করে?

ক্ষান্তমণি। তোর দিদি? কমল?

ইন্দ্। 'হাঁ গো, তার হৃদয় তো পাষাণ নয়, সে যে বড়ো কোমল, কী জানি, আজ থেকে যদি সে হাঙ্গার স্টাইক শ্রু করে?

ক্ষান্তমণি। সে আবার কী?

ইন্দ্র। যাকে সংস্কৃত ভাষায় বলে প্রায়োপবেশন।

ক্ষান্তমণি। আর জ্বালাস নে, বাংলা ভাষায় কী বলে তাই বল্-না।

ইন্দু। তাকে বলে উপোস ক'রে মরা।

ক্ষান্তমণি। আমি যেন কমলকে জানি নে—তুই হলেও বা সম্ভব হত। কেন ভাই, আসল জিনিস যখন ধরা দিয়েছে তখন ছবিটার এত খোঁজ কেন?

ইন্দ্। আসল জিনিসকে ডেম্কে বসিয়ে রাখা যায় না, দেরাজে বন্ধ করা চলে না। আসল জিনিসের মেজাজের ঠিক নেই—বেশি খিদে পেলে ভালোবাসার কথা তার মনে থাকে না, বেশি ভালোবাসা পেলে অস্থির ক'রে তোলে—কিন্ত—

ক্ষান্তমণি। আচ্ছা আচ্ছা, তোর সেই 'কিন্তু' এত বেশি দূর্ল'ভ নয়।

ইন্দু। ক্ষান্তদিদি, তোমার সেই বন্ধ্ব তিনটির মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তিটি কে বলো-না।

ক্ষান্তমণি। খুব সম্ভব গদাই। সে ওদের সঙ্গে প্রায়ই থাকে বটে।

ইন্দ্র। বাজি রাখতে পারি, সে গদাই নয়। তার নাম যদি গদাই হয় তা হলে আমার নাম মার্তাগানী।

ক্ষাণ্ডমণি। তা হলে ললিত।

ইন্দু। এই এতক্ষণে নামটা পাওয়া গেল। ললিত তার আর সন্দেহ নেই।

ক্ষান্তমণি। চেহারাটা স্বন্দর তো?

रुम्यः। भूम्पत देविक।

ক্ষান্তমাণ। পাতলা, চোখে চশমা আছে?

हेन्द्रः हाँ हाँ, हममा आहि। आत, भव कथाएं महारक महारक हारमः

ক্ষান্তমণি। তবে আমাদের ললিত চাট্রন্ডে তাতে আর সন্দেহ নেই।

ইন্দ্। ললিত চাট্রেজ না হয়ে যায় না। বাজি রাখতে পারি।

ক্ষান্তমণি। কল্টোলার নৃত্যকালী চাট্জের ছেলে। ছোকরাটি কিন্তু মন্দ নয় ভাই! এম.এ. পাস করে জলপানি পাছে।

ইন্দর। জলপানি পাবার মতোই চেহারা বটে। তা, ওদের ঘরে দ্বী পরে পরিবার কেউ নেই নাকি? লক্ষ্মীছাড়ার মতো টো টো করে বেড়ায় কেন।

ক্ষাল্ডমণি। স্থা পার থেকেই বা কী হয়? ওর তো তব্ নেই। বলে যে, রোজগার না ক'রে বিয়ে করবে না।

ইন্দ্। জানিস ক্ষান্তদিদি, ওদের তিন জনের ছবিতে যেন তিন কাল ম্তিমান। চন্দ্রবাব্ অতীত, বিনোদবাব্ বর্তমান, আর লালিতবাব্ ভাবী।

ক্ষান্তমণি। ভাবী? কার ভাবী লো?

ইন্দ্র। সে কথাটা রইল ভবিষ্যতের গর্ভে।

ক্ষান্তমণি। দেখ্ ভাই ইন্দ্র, তোকে সত্যি করে বলি। তোরা তো আমাকে বিধ্কমবাব্র বইগ্রেলা পড়ালি, ভেবেছিল্ম একট্ও ব্রুকতে পারব না— কিন্তু বেশ লাগছে।

ইন্দ্র। এই দেখ্, মুশকিলে ফেললি তো। তোর মনটা এখন আয়েষা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু ওজনমত জগৎসিংহ পাবি কোথা?

ক্ষরতমণি। তা বলিস নে ইন্দ্র। আমি যেরকম মাপের আরেষা সেরকম মাপের জগৎসিংহও ঘরে মজনুদ আছে। কিন্তু—

ইন্দ্। চাল-চলনটা দোরস্ত হয় নি। মনে মনে আয়েষা হয়েছ, ব্যবহারে আয়েষাগিরি করে উঠতে পারছ না।

ক্ষাণ্ডমণি। কতকটা তাই বটে।

ইন্দ্। প্র্যাক্তিকাল্ এডুকেশনটা হয় নি আর-কি। কিছুদিন প্র্যাক্তিস্ চাই।

ক্ষাণ্ডমণি। তোর ইংরিজি আমি ব্রশ্বতে পারি নে ভাই।

ইন্দ্র। আমার বন্তব্য হচ্ছে, বিষ্কমের কাছে মন্ত্র পেয়েছ, আমার কাছ থেকে তার সাধনা পেতে হবে।

ক্ষান্তমণি। তোমার কাছ থেকে?

ইন্দ্। আমার কাছ থেকে হলেই নিরাপদ হবে। মন্সংহিতার সংশ্য বিধ্কমবাব্র মিল রক্ষা করেই আমি তোমাকে শিক্ষা দেব। আজ এখনি হোক হাতে-খড়ি। আচ্ছা, এক কাজ করা যাক। মনে করো, আমি চন্দ্রবাব্, আপিস থেকে ফিরে এসেছি, খিদেয় প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে— তার পর তুমি কী করবে বলো দেখি। রোসো ভাই, চন্দ্রবাব্র ঐ চাপকান আর শামলাটা পরে নিই, নইলে আমাকে চন্দ্রবাব্ মনে হবে না।

#### আপিসের বেশ পরিধান ও ক্ষান্তর উচ্চহাস্য

ক্ষান্তমণি, স্বামীর প্রতি পরিহাস অত্যন্ত গহিত কার্য। পতিব্রতা রমণী কদাপি উচ্চহাস্য করেন না। কোনো কারণে হাস্য অনিবার্য হইলে সাধনী স্দ্রী প্রথমে স্বামীর অনুমতি লইয়া পরে বদনে অগুল দিয়া নয়ন নত করিয়া ঈষং স্মিতহাস্য হাসিতে পারেন। এই গেল মন্সংহিতা, এবার এসো নবীন কবির গীতিকাব্যে। আমি আপিস থেকে ফিরে এসেছি, এখন তোমার কী কর্তব্য বলো।

ক্ষান্তমণি। প্রথমে তোমার চাপকানটি এবং শামলটি খুলে দিই, তার পরে জলখাবার—
ইন্দ্র। নাঃ, তোমার কিছু শিক্ষা হয় নি। আচ্ছা, তুমি তবে চন্দ্রবাব্ সাজো, আমি তোমার
দুখী সাজছি-—

ক্ষাণ্তমণি। না ভাই, সে আমি পারব না—

ইন্দ্র। আচ্ছা, তবে আর-একবার চেণ্টা করো। বড়োবউ, চাপকানটা খ্রন্ধে আমার ধ্রতি-চাদরটা এনে দাও তো।

কাশ্তমণি। (উঠিয়া) এই দিচ্ছি।

ইন্দ্। ও কী করছ! তুমি ঐখানে হাতের উপর মাথা রেখে বসে থাকো—বলো, 'নাথ, আজ সন্ধেবেলায় কী স্নুন্দর বাতাস দিচ্ছে! আজ আর কিছুতে মন লাগছে না, ইচ্ছে করছে পাখি হয়ে উড়ে যাই।'

ক্ষান্তমণি। (যথাশিক্ষিত) নাথ, আজ সন্ধেবেলায় কী সন্দর বাতাস দিচ্ছে! আজ আর কিছ,তে মন লাগছে না, ইচ্ছে করছে পাখি হয়ে উড়ে যাই।

ইন্দ্র। কোথার উড়ে যাবে? তার আগে আমার ল্বাচ দিয়ে যাও, ভারি খিদে পেয়েছে—ক্ষান্তমণি। (তাড়তাড়ি উঠিয়া) এই দিছি—

ইন্দ্। এই দেখো, সব মাটি করলো। অম্থানে মন্সংহিতা এসে পড়ে। তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাকো, বলো, 'লন্চি? কই. লন্চি তো আজ ভাজি নি। মনে ছিল না। আছো, লন্চি কাল হবে এখন। আজ এসো, এখানে এই মধ্র বাতাসে বসে—'

চন্দ্র (নেপথা হইতে)। বড়োবউ!

ইন্দ্। ঐ চন্দ্রবাব আসছেন! আমাকে দেখতে পেরেছেন বোধ হল। তুমি বোলো তো ভাই, বাগবাজারের চৌধুরীদের কাদন্বিনী। আমার পরিচয় দিয়ো না, লক্ষ্মীটি, মাথা খাও।

#### পাশের ঘর

## গদাই আসীন। চাপকান-শামলাপরা ইন্দ্র ছ্রিটরা প্রবেশ

গদাই। একি!

ইন্দ্র ও মা, এ ষে সেই ললিতবাব্! আর তো পালাবার পথ নেই। (সামলাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে চাপকান-শামলা খ্রলিয়া গদাইয়ের প্রতি) তোমার বাব্র এই শামলা আর এই চাপকান। সাবধান করে রেখো, হারিয়ো না। আর শিগগির দেখে এসো দেখি, বাগবাজারের চৌধ্রীদের বাড়ি থেকে পালাকি এসেছে কিনা।

গদাই। (হাসিয়া) বে আজ্ঞা।

<u>প্রেম্থান</u>

ইন্দ্র। ছি ছি! ললিতবাব্ কী মনে করলেন! যা হোক, আমাকে তো চেনেন না। ভাগ্যিস, হঠাং বৃদ্ধি জোগাল, বাগবাজারের চৌধ্রীদের নাম করে দিল্ম। চন্দ্রবাব্র এ বাসাটিও হয়েছে তেমনি। অন্দর বাহির সব এক। এখন আমি কোন্ দিক দিয়ে পালাই? ঐ আবার আসছে। মান্বটি তো ভালো নয়।

#### গদাইয়ের প্রবেশ

গদাই। ঠাকরুন, পালকি তো আসে নি। এখন কী আজ্ঞা করেন?

ইন্দ্। এখন তুমি তোমার কাজে যেতে পারো। না, না, এ যে তোমার মনিব এ দিকে আসছেন। ওঁকে আমার খবর দেবার কোনো দরকার নেই, আমার পালকি নিশ্চয় এসেছে।

[ প্রস্থান

গদাই। কী চমৎকার! আর কী উপস্থিত বৃদ্ধি! বা বা! আমাকে হঠাৎ একদম চাকর বানিয়ে দিয়ে গেল— সেও আমার পরম ভাগ্যি। বাঙালির ছেলে চাকরি করতেই জন্মেছি, কিন্তু এমন মনিব কি অদ্থেট জ্টবে? নির্লেজ্জতাও ওকে কেমন শোভা পেয়েছে! আহা, এই শামলা আর এই চাপকান চন্দরকে ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে না। বাগবাজারের চৌধ্রী! সন্ধান নিতে ইচ্ছে।

#### চন্দ্রের প্রবেশ

চন্দ্রকানত। তুমি এ ঘরে ছিলে নাকি? তবে তো দেখেছ?

গদাই। চক্ষ্ম থাকলেই দেখতে হয়—কিন্তু কে বলো দেখি।

চন্দ্রকানত। বাগবাজারের চৌধ্রীদের মেয়ে কাদন্দিবনী। আমার স্ত্রীর একটি বন্ধ্য

গদাই। ওর স্বামী বোধ করি স্বাধীনতাওয়ালা?

চন্দ্রকাশ্ত। ওঁর আবার স্বামী কোথায়?

গদাই। মরেছে ব্রিঝ? আপদ গেছে। কিন্তু বিধবার মতো বেশ তো—

চন্দ্রকান্ত। বিধবা নয় হে— কুমারী। যদি হঠাৎ স্নায়্র ব্যামো ঘটে থাকে তো বলো, ঘটকালি করি।

গদাই। তেমন স্নায়, হলে এতদিনে গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম।

চন্দ্রকালত। তা হলে চলো, একবার বিনোদকে দেখে আসা যাক। তার বিশ্বাস, সে ভারি একটা অসমসাহসিক কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, তাই একেবারে সম্তমে চড়ে রয়েছে— যেন তার প্রবে বিগদেশে বাপ-পিতামহর আমল থেকে বিবাহ কেউ করে নি!

গদাই। মেয়েমান ্যকে বিয়ে করতে হবে, তার আবার ভয় কিসের?

চন্দ্রকানত। বল কী গদাই? বিধাতার আশীর্বাদে জন্মাল্ম প্রায় হয়ে, কী জানি কার শাপে বিয়ে করতে গেল্ম মেরেমান্যকে, এ কি কম সাহসের কথা? গদাই, যেয়ো না হে! তোমাকে দরকার আছে. এখনি আসছি।

গদাই। (পকেট হইতে নোটবৃক ও পেন্সিল বাহির করিয়া) আর তো পারছি নে। মাথার ভিতরটা যেরকম ঘৃলিয়ে গেছে, আজ বোধ হয় একটা দৃষ্কম করব। কবিতা লিখে ফেলব। বৃষ্ধি পরিব্দার থাকলে কবিতার ব্যাক্টিরিয়া জন্মাতেই পারে না। চিত্তের অবস্থাটা খৃব অস্বাস্থ্যকর হওয়া চাই। আজ আমার মগজের ভিতরে ঐ কীটাশৃগৃন্লি কেবলই চোন্দ অক্ষর খৃজে কিলবিল করে বেড়াচ্ছে।

### লিখিতে প্রবৃত্ত

কাদন্বিনী ষেমনি আমায় প্রথম দেখিলে, কেমন করে ভূত্য বলে তথনি চিনিলে।

ভাবটা নতুন রকমের হয়েছে, কিন্তু হতভাগা ছন্দটাকে বাগাতে পারছি নে। (গণনা করিয়া) প্রথম লাইনটা হয়েছে যোলো, দ্বিতীয়টা হয়েছে পনেরে। কিন্তু কাকে ফেলে কাকে রাখি। (চিন্তা) 'আমায়'-কে 'আমা' বললে কেমন শোনায়? কাদদ্বিনী যেমনি আমা প্রথম দেখিলে—কানে তো নেহাত খারাপ ঠেকছে না। তব্ও একটা অক্ষর বেশি থাকে। কাদদ্বিনীর 'নী'টা কেটে যদি সংক্ষেপ করে দেওয়া যায়? প্রো নামের চেয়ে সে তো আরো আদরের শ্নতে হবে। কাদদ্বি—না, ঠিক শোনাছে না। কদ্ব— ঠিক হয়েছে—

কদম্ব বেমনি আমা প্রথম দেখিলে, কেমন করে ছত্য বলে তখনি চিনিলে।

উ হ্ব, ও হচ্ছে না। 'কেমন করে' কথাটাকে তো কমাবার জাে নেই। 'কেমন করিয়া'— তাতে আরাে একটা অক্ষর বেড়ে যায়। 'তখনি চিনিলা'র জায়গায় 'তংক্ষণাং চিনিলা' বসিয়ে দিতে পারি, কিন্তু স্বিধে হয় না। দ্র হােক গে! ছন্দে লেখাটা বর্বরতা। যে সময় প্র্র্থমান্ষ কানে কৃণ্ডল, হাতে অখ্যাদ পরত, পদ্য জিনিসটা সেই য্গের; ডিমক্রাটিক য্গের জন্য গদ্য। হওয়া উচিত ছিল— 'বিলি ও কাদন্বিনী, যেমনি আমার উপর নজর পড়ল অমনি আমাকে গোলাম বলে চিনে নিলে কেমন করে খ্লে বলাে তাে।' এর মধ্যে বিক্রমাদিতাের নবরত্বসভার সীলমােহরের ছাপ নেই— একেবারে খাস শ্রীযুক্ত গদাইচন্দের গোমুখী-বিনিগতি।

#### শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। কী হচ্ছে গদাই?

গদাই। আজে, ফিজিয়লজির নোটগুলো একবার দেখে নিচ্ছি।

শিবচরণ। ফিজিয়লজির কোন্ জায়গাটাতে আছ?

গদাই। হার্টের ফাংশন্ নিয়ে।

শিবচরণ। দৈখি তোমার নোটবইটা। আমি তোমাকে হয়তো কিছ,—

গদাই। আজ্ঞে, এ একেবারে লেটেস্ট্ থিওরি নিয়ে— বোধ হয় মাসখানেক হল এর ডিস্কভারি হয়েছে। এখনো সকলে জানে না।

শিবচরণ। সত্যি নাকি? আমি আবার চশমাটা আনি নি। সব্জেক্ট্টা ইণ্টারেস্টিং, পরে শনে নেব তোর কাছ থেকে। কিলত, এখানে করছিস কী?

গদাই। এক্জামিনটা খুব কাছে এসেছে—চন্দ্রবাব্র বাসটো নিরিবিলি আছে, তাই এখানে—
শিবচরণ। দেখো বাপ্, একটা কথা আছে। তোমার বয়স হয়েছে, তাই আমি তোমার জন্যে
একটি কন্যা ঠিক করেছি।

গদাই। (স্বগত) কী সর্বনাশ!

শিবচরণ। নিবা**রণবাব-কে জান বো**ধ করি—

গদাই। আজে হাঁ, জানি।

শিবচরণ। তাঁরই কন্যা ইন্দ্মতী। মেয়েটি দেখতে শ্নতে ভালো, বয়সেও তোমার যোগ্য। দিনও একরকম স্থির। গদাই। একেবারে স্থির করেছেন? কিন্তু এখন তো হতে পারে না। শিবচরণ। কেন বাপঃ?

গদাই। এক জামিন কাছে এসেছে—

শিবচরণ। তা হোক-না এক্জানিন। বউমাকে বাপের বাড়ি রেখে দেব, এক্জামিন হয়ে গেলে ঘরে আনা যাবে।

গদাই। ডাক্তারিটা পাস না করেই কি---

শিবচরণ। কেন বাপ<sup>ন্</sup>, তোমার সংখ্য তো একটা শস্ত ব্যারামের বিয়ে দিচ্ছি নে। মান্

গদাই। উপার্জনক্ষম না হয়ে বিয়ে করাটা—

শিবচরণ। উপার্জন? আমি কি তোমাকে আমার বিষয় থেকে বঞ্চিত করতে যাচ্ছি? তুমি কি সাহেব হয়েছ যে, বিয়ে করেই স্বাধীন ঘরকন্না করতে যাবে?

#### গদাই নির্ভর

তোমার হল কী! বিয়ে করবে, তার অাবার এত ভাবনা কী! আমি কি তোমার ফাঁসির হৃত্যু দিল্ম!

গদাই। বাবা, আপনার পায়ে পড়ি. আমাকে এখন বিয়ে করতে অনুরোধ করবেন না।
শিবচরণ। (সরোধে) অনুরোধ কী বেটা! হুকুম করব। আমি বর্লাছ, তোকে বিয়ে করতেই
হবে।

গদাই। আমাকে মাপ করুন, আমি এখন কিছুতেই বিয়ে করতে পারব না।

শিবচরণ। (উচ্চস্বরে) কেন পারবি নে! তোর বাপ পিতামহ, তোর চৌম্পন্ম্বর্ষ বরাবর বিয়ে করে এসেছে, আর তুই বেটা দু পাতা ইংরিজি উলটে আর বিয়ে করতে পারবি নে!

গদাই। আমি মিনতি করে বলছি বাবা, একেবারে মর্মাণিতক অনিচ্ছে না থাকলে আমি কথনোই এ প্রস্তাবে—

শিবচরণ। তুমি বেটা আমার বংশে জন্মগ্রহণ করে হঠাৎ একদিনে এত বড়ো বৈরাগী হয়ে উঠলে কোথা থেকে। এমন স্থিছাড়া অনিচ্ছেটা হল কেন, সেটা তো শোনা আবশ্যক।

গদাই। আচ্ছা, আমি মাসিমাকে সব কথা বলব, আপনি তাঁর কাছে জানতে পারবেন। শিবচরণ। আচ্ছা।

[ প্রতথান

গদাই। আমার ছন্দ মিল ভাব সমস্ত ঘ্রলিয়ে গেল; এখন যে আর এক লাইনও মাথায় আসবে এমন সম্ভাবনা দেখি নে।

#### চন্দ্রের প্রবেশ

চন্দ্রকানত। আজ বিনোদের বিয়ে, মনে আছে তো গদাই?

গদাই। তাই তো, ভূলে গিয়েছিল্ম বটে।

চন্দ্রকান্ত। তোমার সমরণশান্তির যেরকম অবস্থা দেখছি, এক্জামিনের পক্ষে স্ববিধে নয়। এইখানে বৈঠক হবে, চলো ওদের ধরে নিয়ে আসিগে।

গদাই। আজ শরীরটা তেমন ভালো ঠেকছে না. আজ থাক্—

চন্দ্রকাল্ড। বিনোদের বিয়েটা তো বছরের মধ্যে সদাসর্বদা হবে না গদাই! যা হবার আজই চুকে যাবে। অতএব আজ তোমাকে ছাড়ছি নে, চলো।

গদাই। চলো।

### ক্ষান্তমণি ও ইন্দ্মতীর প্রবেশ

ইন্দ্র। বর তো ডোমাদের এখান থেকেই বেরোবেন? তাঁর তিন কুলে আর কেউ নেই নাকি? ক্ষান্তমণি। বাপ-মা নেই বটে, কিন্তু শ্রেনছি দেশে পিসি-মাসি সব আছে— তাদের থবরও দেয় নি। বলে যে, বিয়ে করছি, হাট বসাচ্ছি নে তো। আবার বলে কী, এ তো আর শ্রুভ-নিশ্রুভর যুন্ধ না, কেবল দুটিমান্ত প্রাণীর বিয়ে, এত শোর-শরাবৎ লোক-লম্করের দরকার কী?

ইন্দ্। একবার আমাদের হাতে পড়্ক-না, দ্বিটমাত্র প্রাণীর বিয়ে যে কিরকম ধ্নদ্বমার ব্যাপার, তা তাঁকে একরকম মোটাম্বিট ব্বিথয়ে দেব।— আজ যে তুমি বাইরের ঘরে?

ক্ষান্তমণি। এই ঘরে সব বরষাত্রী জন্টবে। দেখ্-না ভাই, ঘরের অবস্থাখানা। তারা আসবার আগে একট্রখানি গ্রন্থিয়ে নেবার চেন্টায় আছি।

ইন্দ্ন। তোমার একলার কর্ম নয়, এসো ভাই, দ্বজনে এ জঞ্চাল সাফ করা যাক। এগন্লো দরকারি নাকি?

ক্ষান্তমণি। কিচ্ছা না। যত রাজ্যির পারোনো খবরের কাগজ জাটেছে। কাগজগালো যেখানে প্ডা হয়ে যায় সেইখানেই পড়ে থাকে।

हेन्द्र। धन्द्रला?

ক্ষান্তমণি। এগুলো মকন্দমার কাগজ— হারাতে পারলে বাঁচেন বােধ হয়। কেন যে হারায় না তাও তাে ব্রুতে পারি নে। কতকগুলো গািদর নীচে গােঁজা, কতক আলমারির মাথায়, কতক ময়লা চাপকানের পকেটে। যখন কোনােটার দরকার পড়ে বাড়ি মাথায় করে বেড়ান, আঁশ্তাকুড় থেকে আর বাড়ির ছাত পর্যন্ত এমন জায়গা নেই যেখানে না খা্বজতে হয়।

ইন্দ্র। এর সংগ্র যে ইংরেজি নভেলও আছে— তারও আবার পাতা ছে'ড়া! কতকগ্রলো চিঠি—এ কি দরকারি!

ক্ষান্তমণি। ওর মধ্যে দরকারি আছে, অ-দরকারিও আছে, কিচ্ছ্ব বলবার জাে নেই। খ্ব গােপনীয়ও আছে, সেগ্বলাে চারি দিকে ছড়ানাে। খ্ব বেশি দরকারি চিঠি সাবধান করে রাখবার জনাে বইয়ের মধ্যে গাঁজে রাখা হয়, সে আর কিছুতেই খাঁজে পাওয়া যায় না।

ইন্দ্। এ-সব কী? কতকগুলো লেখা, কতকগুলো প্র্ফ, খালি দেশলাইয়ের বাক্স, কানন-কুস্নুমিকা, কাগজের প্রুট্লির মধ্যে ছাতাধরা মসলা, একখানা তোয়ালে, গোটাকতক দাবার ঘ্রুটি, একটি ইস্কাবনের গোলাম, ছাতার বাঁট—এ চাবির গোছা ফেলে দিলে বোধ হয় চলবে না?

ক্ষান্তমণি। এই দেখো। এই চাবির মধ্যে ওঁর যথাসর্বাহ্য। আজ সকালে একবার খোঁজ পড়েছিল, কোথাও সন্ধান না পেয়ে শেষে উমাপতিদের বাড়ি থেকে সতেরোটা টাকা ধার করে নিয়ে এলেন। দাও তো ভাই, এ চাবি ওঁকে সহজে দেওয়া হবে না। ঐ ভাই, ওরা আসছে, চলো ও ঘরে পালাই।

প্রস্থান

# বিনোদ চন্দ্রকানত গদাই নলিনাক্ষ শ্রীপতি ভূপতির প্রবেশ

বিনোদ। (টোপর পরিয়া) সঙ তো সাজলাম, এখন তোমরা পাঁচ জনে মিলে হাততালি দাও— উৎসাহ হোক, মনটা দমে যাছে।

চন্দ্রকানত। এরই মধ্যে? এখনো তো রঙ্গমঞ্চে চড় নি।

বিনোদ। আচ্ছা চন্দর, অভিনয়ে আমার পার্ট কী হবে বর্নঝয়ে দাও দেখি।

চন্দ্রকান্ত। মহারানীর বিদ্যক।

বিনোদ। সাজটিও যথোপযুক্ত হয়েছে। ইংরেজ রাজাদের যে ফ্রল্গ্রলো ছিল তাদেরও ট্রপিটা এই টোপরের মতো।

চন্দ্রকাশ্ত। সেজের বাতি নিবিয়ে দেবার ঠোঙাগ্র্লোরও ঐরকম চেহারা। এই প'চিশটা বংসরের যত-কিছ্র শিক্ষাদীক্ষা, যত-কিছ্র আশা-আকাঞ্কা— ভারতের ঐক্য, বাণিজ্যের উন্নতি,

সমাজের সংস্কার, সাহেবের ছেলে পিটোনো প্রভৃতি যে-সকল উচু উচু ভাবের পলতে মগজের ঘি থেয়ে খুব উজ্জ্বল হয়ে জবলে উঠেছিল সেগ্রলো ঐ টোপর চাপা পড়ে একদম নিবে যাবে।

শ্রীপতি। চন্দরদা, তুমি তো বিয়ে করেছ, বলো-না কী করতে হবে। হাঁ করে সবাই মিলে দাঁড়িয়ে থাকলে কি 'বিয়ে-বিয়ে' মনে হয়?

চন্দ্রকাল্ত। সে তো ভাই, স্টোন্-এজ্, আইস্-এজের কথা। সে যুগে না ছিল প্র্বরাগের কোমলতা, না ছিল অপূর্ব অনুরাগের উত্তাপ। কেবল বিবাহের যিনি আদ্যাশন্তি সেই মহামায়াই আজও আছেন অন্তরে-বাহিরে, আর সমস্তই ভূলেছি।

ভূপতি। শ্যালীর হাতের কানমলা?

চন্দ্রকালত। হায় পোড়াকপাল! শ্যালী থাকলে তব্ব বিবাহের সংকীর্ণতা অনেকটা কাটে, ওরই মধ্যে একট্খানি পাশ ফেরবার জায়গা পাওয়া যায়— শ্বশ্বমশায় একেবারে কড়ায়-গণ্ডায় ওজন করে দিয়েছেন, সিকি প্যাসার ফাউ দেন নি।

বিনোদ। বাস্তবিক বর পছন্দ করবার সময় যেমন জিজ্ঞাসা করে ক'টি পাস আছে, কনে পছন্দ করবার সময় তেমনি খোঁজ নেওয়া উচিত ক'টি ভগিনী আছে।

চন্দ্রকান্ত। চোর পালালে বৃদ্ধি বাড়ে। ঠিক বিয়ের দিনটিতে বৃ্ঝি চৈতন্য হল? নিতান্ত বিশ্বিত হবে না: তোমার কপালে একটি আছে, নামটি হচ্ছে ইন্দুমতী।

গদাই। (দ্বগত) যাঁকে আমার দ্কন্ধের উপর উদ্যত করা হয়েছে— সর্বনাশ আর-কি!

শ্রীপতি। বিনোদ, একট্বর্খানি বোসো।

বিনোদ। না ভাই, তা হলে আর উঠতে পারব না, মনটা দেহের উপর যেন পাথরের কাগজ-চাপা হয়ে চেপে রাখবে।

ভূপতি। এসো তবে, বর-কনের উদ্দেশে থ্রী চিয়ার্স্ দিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক। হিপ্ হিপ্ হ্রে—

চন্দ্রকান্ত। দেখো, আমার প্রিয়বন্ধ্র বিয়েতে আমি কখনোই এরকম অনাচার হতে দেব না; শুভকুমে অমন বিদেশী শেয়াল-ডাক ডেকো না। তার চেয়ে সবাই মিলে উলা দেবার চেন্টা করো-না।

নলিনাক্ষ। এই তবে আমাদের অবিবাহিত বন্ধ্বেদ্বর শেষ মিলন। জীবনস্লোতে তুমি এক দিকে যাবে, আমি এক দিকে যাব। প্রার্থনা করি, তুমি সন্থে থাকো। কিন্তু মন্থ্তের জন্যে ভেবে দেখো বিনা, এই মরাময় জগতে তমি কোথায় যাচ্ছ—

চন্দ্রকানত। বিন, তুই বলা, মা, আমি তোমার জন্যে দাসী আনতে যাচ্ছি। তা হলে কনকাঞ্জলিটা হয়ে যায়।

শ্রীপতি। এইবার তবে উলু আরম্ভ হোক।

[সকলে উল্বেচেন্টা ও প্রস্থান

## ইন্দ্মতী ও ক্ষান্তর্মাণর প্রবেশ

ক্ষান্তমণি। শুন্লি তো ভাই, আমার কর্তাটির মধ্র কথাগ্লি?

ইন্দ্র। কেন ভাই, আমার তো মন্দ লাগে নি।

ক্ষাল্তমণি। তোর মন্দ লাগবে কেন। তোর তো আর বাজে নি। ষার বেজেছে সেই জানে—
ইন্দ্র। তুমি যে একেবারে ঠাট্টা সইতে পার না। তোমার স্বামী কিন্তু ভাই তোমাকে সতি
ভালোবাসে। দিনকতক বাপের বাড়ি গিয়ে বরং পরীক্ষা করে দেখো-না—

ক্ষান্তমণি। তাই একবার ইচ্ছা করে, কিতু জানি থাকতে পারব না। তা যা হোক, এখন তোদের ওখানে যাই। ওরা তো বউবাজারের রাশ্তা ঘুরে যাবে, সে এখনো ঢের দেরি আছে।

ইন্দ্। তুমি এগোও ভাই, তোমার স্বামীর এই বইগ্রাল গ্রাছয়ে দিয়ে যাই।

কাশ্তর প্রস্থান

ললিতবাব, তাঁর এই খাতাটা ফেলে গেছেন। এটা না দেখে আমি বাচ্ছি নে। (খাতা খ্লিরা)

ওমা! এ যে কবিতা! কাদন্বিনীর প্রতি! আ মরণ! সে পোড়ারম্থি আবার কে! জল দিবে অথবা বন্ধু, ওগো কাদন্বিনী, হতভাগ্য চাতক তাই ভাবিছে দিনরজনী।

ভারি যে অবস্থা খারাপ! জলও না, বছ্লও না, হতভাগ্য চাতকের জন্যে কবিরাজের তেলের দরকার।

আর কিছ্ম দাও বা না-দাও, আঁয় অবলে সরলে, বাঁচি সেই হাসি-ভরা মুখ আর-একবার দেখিলে।

আহাহাহা! অবলে সরলে! পূর্ব্ধগুলো ভারি বোকা! মনে করলে, ওঁর প্রতি ভারি অন্গ্রহ করে সে হেসে গেল। হাসতে না কি সিকি পরসা খরচ হয়। কই আমাদের কাছে তো কোনো কাদন্বিনী সাত প্র্র্যে এমন করে হাসতে আসে না! অবলে সরলে! সতিয় বাপ্, মেয়ে জাতটাই ভালো নয়। এত ছলও জানে। ছি ছি! এ কবিতাও তেমনি। আমি যদি কাদন্বিনী হতুম তো এমন গ্রেষের মুখ দেখতুম না। যে লোক চোল্দটা অক্ষর সামলে চলতে পারে না তার সংশা আবার প্রায়! এ খাতা আমি ছি'ড়ে ফেলব— প্থিবীর একটা উপকার করব, কাদন্বিনীর দেমাক বাড়তে দেব না।

প্রেব্যের বেশে হারলে প্রেব্যের মন, এবার নারীবেশে কেড়ে নিয়ে যাও জীবন মরণ।

এর মানে কী!

কদম্ব যেমনি আমা প্রথম দেখিলে, কেমন করে ভূত্য বলে তথনি চিনিলে!

ওমা! ওমা! ওমা! এ যে আমারই কথা। এইবার ব্রেছে, পোড়ারম্খি কাদ্দ্বিনী কে! (হাস্য) তাই বলি, এমন করে কাকে লিখলেন! ওমা, কত কথাই বলেছেন। আর-একবার ভালো করে সমস্তটা পড়ি। কিন্তু কী চমংকার হাতের অক্ষর! একেবারে যেন মুক্তো বসিয়ে গেছে।

নীরবে পাঠ

#### পশ্চাৎ হইতে খাতা-অন্বেষণে গদাইয়ের প্রবেশ

কিন্তু ছন্দ থাক্ না-থাক্ পড়তে তো কিছুই খারাপ হয় নি। সত্যি, ছন্দ নেই ব'লে আরো মনের সরল ভাবটা ঠিক যেন প্রকাশ হয়েছে। আমার বেশ লাগছে। আমার বোধ হয় ছেলেদের প্রথম ভাঙা কথা যেমন মিছি লাগে কবিদের প্রথম ভাঙা ছন্দ তেমনি মিছি। (খাতা ব্কে চাপিয়া) এ খাতা আমি নিয়ে যাব। এ তো আমাকেই লিখেছেন। আমার এমনি আনন্দ হচ্ছে! (প্রস্থানোদাম। পশ্চাতে ফিরিয়া গদাইকে দেখিয়া) ওমা! (মুখ আছোদন)

গদাই। ঠাকর্ন, আমি একখানা খাতা খ'লতে এসেছিল্ম।

[ইন্দ্মতীর দ্রুত পলায়ন

জন্ম জন্ম কেবলই আমার খাতাই হারাক। কবিতার বদলে যা পেয়েছি কালিদাস তাঁর কুমার-সম্ভব শক্তবলা বাঁধা রেখে এমন জিনিস পায় না!

[মহা উল্লাসে প্রস্থান

# তৃতীয় অঙক

### প্রথম দৃশ্য

#### বাগবাজারের রাস্তা

গদাই। আহা, এই বাড়িটা আমার শরীর থেকে আমার মনট্কুকে যেন শ্যে নিচ্ছে, রুটিং যেমন কাগজ থেকে কালি শ্যে নেয়। কিন্তু, কোন্ দিকে সে থাকে এ পর্যন্ত কিছুই সন্ধান করতে পারলমে না। ঐ যে পশ্চিমের জানলার ভিতর দিয়ে একটা সাদা কাপড়ের মতন যেন দেখা গেল না? না, ও তো নয়, ও তো একজন দাসী দেখছি। ও কী করছে? একটা ভিজে শাড়ি শাকৃতে দিছে। বাধ হয় তারই শাড়ি। আহা, নাগাল পেলে একবার স্পর্শ করে নিতুম। তা হলে এতক্ষণে তার সন্ন হল। পিঠের উপরে ভিজে চুল ফেলে সাফ কাপড়িটি পরে এখন কী করছেন!

এই বাড়ির চৌকাঠ পার হইতে হ'হুচট খাইয়া একজন বুড়ির কক্ষ হইতে তরকারির ঝুড়ি পড়িয়া গেল

গদাই। (ছ্বাটিয়া নিকটে গিয়া, ধরিয়া উঠাইয়া) আহাহাহা, কী তোমার নাম গো?

বৃি । আমার নাম ঠাকুরদাসী, এই বাড়ির ঝি।

গদাই। এই বাড়ির ঝি! আহা, লাগে নি তো?

বুড়ি। না, কিছু লাগে নি।

গদাই। আল্বগ্রলো সব যে ছড়িয়ে পড়েছে। রোসো, কুড়িয়ে দিচ্ছি। তুমি ব্রিঝ এই বাড়ির ঝি!

বুড়ি। হাঁ বাবুঃ

গদাই। চৌধ্রীদের বাড়ির ঝি?

ব্যুড়। হাঁ গো, গঙ্গামাধব চৌধুরী।

গদাই। আহাহা, ভাঁড়টা উলটে গিয়ে তেল যে সব গড়িয়ে গেছে। তোমার দিদিঠাকর্ন হয়তো রাগ করবেন।

ব্র্ডি। না, দিদিঠাকর্ন কথাটি কবেন না, কিন্তু গিল্লি-মা—

গদাই। কথাটি কবেন না? আহা! (দীর্ঘনিশ্বাস) তা এক কাজ করে। এই টাকাটি দিচ্ছি, নাহয় বাজার থেকে তেল কিনে আনো, আমি ততক্ষণ তোমার তরকারি আগলাচ্ছি। তোমার দিদি-ঠাকর্ন বৃত্তির কথাটি কবেন না, আাঁ ঠাকুরদাসী?

বুড়ি। তিনি বড়ো লক্ষ্মী।

গদাই। লক্ষ্মী! আহা, তা তোমার দিদিঠাকর্ম কী থেতে ভালোবাসেন বলো দেখি।

বর্ড়ি ছাতাওয়ালা গলির মোড়ে ভর ফ্ল্রিওয়ালা গরম গরম বেগ্নি ভেজে দেয়, তাই দিয়ে আমের আচার দিয়ে খেতে তাঁর খুব শখ।

গদাই: বটে! তা এই নাও ঠাকুরদাসী, একটাকার বেগ্নি কিনে আনো তো।

বৃড়ি। একটাকার বেগ্নি! সে যে অনেক হবে।

গদাই। তা হোক, নাহয় কিছু বেশিই হল।

ব্যুড়। তা আমি কিনে নাহয় আনব পরে, তুমি এই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে কতক্ষণ।

গদাই। তাতে ক্ষতি নেই, ওটা আমার একটা শখ।

ব্জি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা!

গদাই। না, না, ঐ যে তোমার বেগ্নি—ঐ যে তুমি বললে না—

বৃড়ি। নাহয় দিদিঠাকর নকে বেগ্রিন খাওয়াব, তাই ব'লে কি-

গদাই। আমি এইরকম খাওয়াতে বড়ো ভালোবাসি, ওটা আমার একটা বাতিক বললেই হয়। বিশেষত গ্রম গ্রম বেগ্নি। বেগ্নির ঝুড়ি চক্ষে দেখে তবে নড়ব।

व्हिं। छा श्ल माँ छा ७, प्रति कत्रव ना।

[ श्रम्बान

### মোডক হস্তে এক ব্যক্তির প্রবেশ

ঐ ব্যক্তি। সরকারমশায় ব্রবি।?

গদাই। কেন বলো তো।

ঐ ব্যক্তি। এই বাড়ির কোন্ মাঠাকর্ন সাত জোড়া সিকের মোজা রিফ্ করতে আমাদের দোকানে পাঠিয়েছিলেন, সেগালি এনেছি।

গদাই। আাঁ, পায়ের মোজা! ঐ জনোই তো এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। দাও দাও।

দর্রাজ। দামটা নগদ চ্বিরে দিতে হবে।

গদাই। কত?

দর্রাজ। আডাই টাকা।

গদাই। এই নিয়ে যাও। তোমার রেট তো সম্তা হে!

( पत्र<del>ीक्</del>त श्रम्थान

হায় হায়, আজ কী শৃতক্ষণেই বেরিয়েছিল্ম ! (বুকের কাছে চাপিয়া) সেই পা দৃখানির অদৃশ্য চলন দিয়ে, দলন দিয়ে এই মোজার ফাঁকগন্লি ভরা। আহাহা, গা শিউরে উঠছে, কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছে—

ওগো শ্ন্য মোজা--

মেলানো বড়ো শন্ত। এই সময়ে থাকত বিন্দা!--

আমার শ্ন্য হৃদয়ের মতো, ওগো শ্না মেজো, অন্পশ্থিত কোন্ দ্টি চরণ

সদাই করিতেছ খোঁজা।

কথা আ**সছে। কিন্তু ঘ**্ৰলিয়ে **যাচ্ছে**—

বিনা পায়েই প্রাণের ভিতরে

চলে গিয়েছ সোজা।

আইডিয়াটা ওরিজিনাল্।

তিনটে লাইন হল, সাত জোড়া মোজা আছে, ঠিক সণ্তপদীর নম্বর। আরো চারটে লাইন চাই। (উপরতলার বারান্দার দিকে চাহিয়া) অন্দেশকে উদ্দেশ করে এই লাইনগর্নাল আব্**ডি** করতে ইচ্ছে করছে— মুরোপের ট্রবেডোরদের মতো।

(আপন-মনে) আমার শ্ন্য হৃদরের মতো, ওগো শ্ন্য মোজা,

অন্পস্থিত কোন্ দ্টি চরণ সদাই করিছ খোঁজা?

কিন্তু আর তো মিল দেখছি নে, এক আছে 'ম্সলমানের রোজা'—মোজাকে বললে দোষ নেই যে ঈদের দিনে প্রতিপদের চাঁদ। না না, ওতে আমার লেখার ক্লাসিক্যাল গ্রেসটা চলে যাবে। তা ছাঙ্গা দিন খারাপ, হয়তো সামান্য মোজার জন্যে শান্তিভণ্গ হতেও পারে—ওটা থাক্।

নেপথ্যে। হি'য়া রোখো।

#### শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। বেটার তব্ হ'শ নেই। দেখো-না, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখো-না। ষেন খিদে পেয়েছে, এই বাড়ির ই'টকাঠগ্লো গিলে খাবে। ছোঁড়ার হল কী! খাঁচার পাখির দিকে বেড়াল যেমন তাকিয়ে থাকে তেমনি করে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে। ছতভাগা কালেজে ধাবার নাম করে রোজ বাগবাজারে এসে ঘ্র ঘ্র করে। (নিকটে আসিয়া) বাপ্র, মেডিকেল কালেজটা কোন্-দিকে একবার দেখিয়ে দাও দেখি!

গদাই। কী সর্বনাশ! এ যে বাবা!

শিবচরণ। শ্নছ? কালেজ কোন্দিকে? তোমার অ্যানার্টামর নোট কি ঐ দেয়ালের গায়ে লেখা আছে? তোমার সমস্ত ডাক্তারিশাস্ত্র কি ঐ জানলায় গলায় দড়ি দিয়ে ঝ্লছে?

### গদাই নির্ত্র

ম্থে কথা নেই যে! লক্ষ্মীছাড়া, এই তোর এক্জামিন। এইখানে তোর মেডিকেল কালেজ! গদাই। খেরেই কালেজে গেলে আমার অসুখ করে, তাই একটুখানি বেড়িয়ে নিয়ে—

শিবচরণ। বাগবাজারে তুমি হাওয়া খেতে এস? শহরে আর কোথাও বিশাদধ বায় নেই! এ তোমার দাজিলিং সিমলে পাহাড়! বাগবাজারের হাওয়া খেয়ে খেয়ে আজকাল যে চেহারা বৈরিয়েছে, একবার আয়নাতে দেখা হয় কি? আমি বলি ছোঁড়াটা এক্জামিনের তাড়াতেই শাকিয়ে বাছে, তোমাকে যে ভূতে তাড়া করে বাগবাজারে ঘোরাছে তা তো জানতুম না!

গদাই। আজকাল বেশি পড়তে হয় বলে রোজ থানিকটা করে এক্সেসাইজ্ করে নিই—

শিবচরণ। রাস্তার ধারে কাঠের প্রতুলের মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে তোমার এক্সেসাইজ্ হয়, বাড়িতে তোমার দাঁড়াবারও জায়গা নেই!

গদাই। অনেকটা চলে এসে শ্রান্ত হয়েছিল্ম তাই একট্ বিশ্রাম করা যাচ্ছিল।

শিবচরণ। প্রাণ্ড হয়েছিস, তবে ওঠ্ আমার গাড়িতে। যা, এখনই কালেজে যা। গেরস্তর বাডির সামনে দাঁডিয়ে প্রাণ্ড দূরে করতে হবে না।

গদাই। সে কী কথা! আপনি কী করে যাবেন?

শিবচরণ। আমি ষেমন করে হোক যাব, তুই এখন গাড়িতে ওঠ্। ওঠ্ বলছি।

গদাই। অনেকটা জিরিয়ে নিয়েছি, এখন আমি অনায়াসে হে°টে যেতে পারব।

শিবচরণ। না, সে হবে না— তুই ওঠ্, আমি দেখে যাই—

গদাই। আপনার যে ভারি কন্ট হবে।

শিবচরণ। সেজন্য তোকে কিছ্ম ভাবতে হবে না, তুই ওঠ্ গাড়িতে। এ ঝ্রিড়টা কিসের। তুই কি বাগবাজারে তরকারি ফেরি করে বেড়াস নাকি?

গদাই। তাই তো, ওটা তরকারিই তো বটে। কাঁ আশ্চর্য! কেমন করে এল! এ তো মনুলো দেখছি, নটেশাকও আছে। এক কাজ করি বাবা— গেরস্তর জিনিস, ঘরের ভিতরে পেণছে দিয়ে আসি-না।

শিবচরণ। আর তোমার পরোপকার করতে হবে না। এ ঝাড়ির কিনারা আমি করে দিচ্ছি, তুই এখন গাড়িতে ওঠা।

গদাই। (স্বগত) সর্বনাশ! ব্রুড়িটা এর মধ্যে বেগ্নি নিয়ে উপস্থিত না হলে বাঁচি। আজ সকাল বেলাটা বেশ জমে আসছিল, মাটি করে দিলে। সাত জোড়া মোজা নিয়ে করি কী! কাল দোকানদার সেজে ফিরিয়ে দিতে হবে।

ি<mark>শবচরণ। তোর হাতে ওটা কিসের মো</mark>ড়ক রে?

গদাই। আন্তে ওটা—

শিবচরণ। দেখি না। (হাত টানিয়া লইয়া) এ কী ব্যাপার?

গদাই। আজে, উপহার দেবার জন্যে।

শিবচরণ। কাকে উপহার দিবি?

গদাই। আমার একটি ক্লাস-ফ্রেন্ড্--

্<sup>্রত</sup>শিবচরণ। ক্লাস্-ফ্রেন্ডকে মেয়েদের মোজা দিবি!

🕯 গদাই। তার বিয়ে হচ্ছে কিনা, তাই—

শিবচরণ। তাই, কার অনেক দিনের পরা প্রোনো ময়লা মোজা তাকে দিবি? তাও আবার সাত জোড়া!

গদাই। সেকেণ্ড্য্যান্ড নিলেম থেকে শস্তায় কিনেছি, আপনার কাছ থেকে টাকা চাইতে ভয় করে।

শিবচরণ। চাইলেই পেতিস কিনা! ফিরিয়ে দে। ছি ছি! ঐ নোংরা মোজাগরলো নিয়ে বেড়াচ্ছিস। কী জানি কোন্ ব্যামোর ছোঁয়াচ আছে ওর মধ্যে—

গদাই। আমারও সে ভয় আছে বাবা, ছোঁয়াচ যে কোথায় কী থাকে কিচ্ছু বলবার জো নেই। এখনো ফিরিয়ে দিতে পারব, কালই নাহয়—

শিবচরণ। সেই ভালো। এই নে, তোকে দেড় টাকা দিচ্ছি— পাকপ্রণালী দ্ব খণ্ড কিনে তাকে দিস। এখন গাড়িতে ওঠ্। (সহিসের প্রতি) দেখ্, একেবারে সেই পটলডাঙার কালেজে নিয়ে মাবি, কোথাও থামাবি নে।

গদাই। (জনান্তিকে সহিসের প্রতি) মিজাপির চন্দ্রবাব্র বাসায় চল্, তোদের এক টাকা বকশিশ দেব, ছুটে চল্।

[ প্রস্থান

শিবচরণ। আজ আর র গি দেখা হল না। আমার সকাল বেলাটা মাটি করে দিলে।

প্রস্থান

# দ্বিতীয় দৃশ্য

#### চন্দ্রকান্তের বাসা

চন্দ্রকানত। নাঃ, এ আগাগোড়া কেবল ছেলেমান্ধি করা হয়েছে। আমার এমন অন্তাপ হচ্ছে! মনে হচ্ছে যেন আমিই এ-সমুষ্ঠ কান্ডটি ঘটিয়েছি। ইদিকে এত কল্পনা, এত কবিত্ব, এত মাতামাতি, আর বিয়ের দু দিন না যেতে যেতেই কিছু আর মনে ধরছে না।

### গদাইয়ের প্রবেশ

গদাই। কী হচ্ছে চন্দরদা?

চন্দ্রকানত। না গদাই, তোরা আর বিয়েথাওয়া করিস নে।

গদাই। কেন বলো দেখি। তোমার ঘাড়ে ম্যাল্থসের ভূত চাপল নাকি?

চন্দ্রকান্ত। এখনকার ছেলেরা তোরা মেরেমান্বকে বিয়ে করবার যোগ্য নোস। তোরা কেবল লম্বাচওড়া কথা ক'বি আর কবিতা লিখবি, তাতে যে প্থিবীর কী উপকার হবে ভগবান জানেন।

গদাই। কবিতা লিখে পৃথিবীর কী উপকার হয় বলা শক্ত, কিন্তু এক-এক সময় নিজের কাজে লেগে যায় সন্দেহ নেই। যা হোক, এত রাগ কেন।

চন্দ্রকান্ত! শ্রনেছ তো সমস্তই! আমাদের বিন্র তাঁর স্ত্রীকে পছন্দ হচ্ছে না। গদাই। বাস্তবিক, এরকম গ্রুতর ব্যাপার নিয়ে খেলা করাটা ভালো হয় নি।

চন্দ্রকানত। বিন্টো যে এত অপদার্থ তা কি জানতুমা! একটা স্বীলোককে ভালোবাসার ক্ষমতাট্যুকুও নেই?

গদাই। আমি জানি, কবিতা **লেখার চে**রেও সেটা সহজ কাজ। চন্দ্রকানত। আমি ওর মৃখদর্শন করছি নে। গদাই। তমি তাকে ছাডলে সে যে নেহাত অধঃপাতে যাবে। চন্দ্রকানত। না, তার সংশ্য কিছ্তেই মিশছি নে, পায়ে এসে ধরে পড়লেও না। তুমি ঠিক বলেছিলে গদাই, আজকাল সবাই যাকে ভালোবাসা বলে সেটা একটা স্নায়্র ব্যামো— হঠাৎ চিড়িক মেরে আসে, তার পরে ছেড়ে যেতেও তর সয় না।

গদাই। সে-সব বিজ্ঞানশাস্তের কথা পরে হবে, আপাতত আমার একটা কাজ করে দিতে হচ্চেঃ

চন্দ্রকান্ড। যে কাজ বল তাতেই রাজি আছি, কিন্তু ঘটকালি আর করছি নে।

গদাই। ঐ ঘটকালিই করতে হবে।

চন্দ্রকানত। (ব্যগ্রভাবে) কী রকম শর্নি।

গদাই। বাগবাজারের চৌধুরীদের বাড়ির কাদন্বিনী, তার সঙ্গে আমার-

চন্দ্রকান্ত। (উচ্চস্বরে) গদাই, তোমারও কবিত্ব! তবে তোমারও স্নায় বলে একটা বালাই আছে!

গদাই। তা আছে ভাই। বোধ হয় একট্ব বেশি পরিমাণেই আছে। অবস্থা এমনি হয়েছে বে শিগুগির আমার একটা সদ্গতি না করলে—

চন্দ্রকান্ত। ব্রেছি। কিন্তু গদাই, আর স্চীহত্যার পাতকে আমাকে লিপ্ত করিস নে। গদাই। কিছু ভেবো না ভাই। পাপ করেছে বিনোদ, তার রিডেম্পুশন, আমার শ্বারা।

চন্দ্রকানত। ভ্যালা মোর দাদা! আমি এক্থনি যাচছ। চাদরখানা নিয়ে আসি। অমনি বড়ো-বউরের প্রামশ্টাও জানা ভালো।

[ প্রস্থান

## অনতিবিলন্বে ছুটিয়া আসিয়া

চন্দ্রকানত। বড়োবউ রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছে। তোদের সংসর্গ লাভ করতে আসি, আর হারাই আমার দ্বীর সংসর্গ— আমার ঘটল মুকুতার বদলে শ্কুতা!

#### বিনোদের প্রবেশ

বিনোদ। চন্দরদা, তুমি আমার উপর রাগ করে চলে এলে ভাই! আমি আর থাকতে পারলুম না।

চন্দ্রকানত। না ভাই, তোদের উপর কি রাগ করতে পারি? তবে দ্বংখ হয়েছিল তা স্বীকার করি।

বিনোদ। কী করব চন্দরদা! আমি এত চেন্টা করছি, কিছুতেই পেরে উঠছি নে—

চন্দ্রকালত। কেন বল্ দেখি। ওর মধ্যে শস্তটা কী? মেয়েমান্বকে ভালোবাসতে পারিস নে? বিনোদ। চন্দরদা, কী জানি ভাই বিয়ে না করাটাই মূখম্থ হয়ে গেছে।

চন্দ্রকানত। তোর পায়ে পড়ি বিন্দু, তুই আমার গা ছংরে বল্, নিদেন আমার খাতিরে তোর স্থীকে ভালোবাসবি। মনে কর্, তুই আমার বোনকে বিয়ে করেছিস।

বিনোদ। চন্দরদা, যাকেই হোক, বিশ্লে যে করেছি সেটা ব্রুতে তো বাকি নেই। মুশকিল হয়েছে সেটা কিছু অধিক পরিমাণেই ব্রুতে পারছি। তার প্রধান কারণ টাকার টানাটানি। যতিদন একলা রাজত্ব করেছিলেম অমর্যাদা ছিল না। আর-একটিকে পাশে বসাবামান্ত দেখি, ভাঙা সিংহাসন মড়্ মড়্ করে উঠছে। আজ অভাবগ্লো চারি দিক থেকে বড়ো বেআর্ হয়ে দেখা দিল—সেটা কি ভালো লাগে?

গদাই। তুমি বলতে চাও, তোমার ভালোবাসার অভাব নেই, অভাব কেবল টাকার?

বিনোদ। ভালোবাসা আছে বলেই তো ব্ৰতে পারছি, ষথেণ্ট টাকা নেই। পাত্র যে ফ্টো সেটা ধরা পড়ল যখন তাতে স্থা ঢালা গেল। ঝাঝারি দিয়ে মধ্য খেতে গিয়ে সমস্ত গা যে যায় ভেসে। হালকা ছিল্ম, দারিদ্রের উপর দিয়ে সাঁতার কেটে গেছি, আর-একজনকে কাঁধে নেকামাত্র তার তলার দিকে তলাছি— যেখানটাতে পাঁক। গদাই। বিনোদ, তোমার কবিতা ষেমন তোমার ব্যবহারটাও তেমনি, একেবারে দ্বের্থাধ।
বিনোদ। রেগেছ বলেই সহজ কথাটা ব্রুতে পারছ না। ভেবে দেখো-না, আমার ছিল এক
মাম্লি ছাতা, রোদব্দিটর দ্বেখ ভোগ করতে হয় নি, এমন সময় হিসেবের ভূলে ডেকে আনল্ম
ছাতার আর-এক শরিক— আজ আমার কাঁধেও জল পড়ছে, তার কাঁধেও। জিনিসটা ঘোরতর
অসবাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে।

গদাই। কিন্তু ভূলটা তো তোমারই।

বিনোদ। ভূলটা হচ্ছে ভূল, আর অ-ভূলটা হচ্ছে অ-ভূল, তা সে আমারই হোক আর তোমারই হোক। মোজাটা হচ্ছে মোজা, পার্গাড়টা হচ্ছে পার্গাড়। ভূল করে মোজাটাকে যদি পার্গাড় করেই পরি, তা হলে আমি ভূল করেছি বলেই মোজাটা কি পার্গাড় হয়ে উঠবে।

গদাই। (স্বগত) সর্বনাশ! এ আবার হঠাৎ মোজার কথা তোলে কেন? খবর পেয়েছে নাকি? সেদিন যখন মোজাজোড়া মাথায় জড়িয়ে বসেছিল্ম হয়তো কোথা দিয়ে দেখে থাকবে। (প্রকাশ্যে) ওহে, মোজা নিয়ে ভূল করলেও তাতে মোজার বৃক ফাটে না, বড়োজোর সেলাই ফে'সে যেতে পারে। কিন্তু মানুষকে নিয়ে ভূল ক'রে তার পরে 'ঐ যাঃ' বলে সরে দাঁড়ালে তো চলে না।

हन्मुकान्छ। वकार्वाक करत नाए की भागारे? **এখন वरना विस्नाम, कर्जवा** की।

বিনোদ। আমি তাঁকে তাঁর বাপের বাড়িতে পাঠিরে দিয়েছি।

চন্দ্রকানত। তুমি নিজে চেণ্টা করে? না তিনি রাগ করে গেছেন?

বিনোদ। না, আমি তাঁকে একরকম ব্রবিয়ে দিল্ম—

চন্দ্রকান্ত। যে, এখানে তিনি টিকতে পারবেন না। তুমি সব পার বিন্। আজ আমার মনটা কিছ্ম অস্থির আছে, আজ আর থাকতে পারছি নে।

[ প্রস্থান

# তৃতীয় দৃশ্য

## নিবারণের বাসা

# ইন্দ্রমতী ও কমল

কমল। না ভাই ইন্দ্র, ওরকম করে তুই বলিস নে।

ইন্দ্। কিরকম করে বলতে হবে? বলতে হবে, স্ত্রীর ভরট্যুকুও সইতে পারেন না, বিনোদ-বিহারী এত বড়োই শোখিন কবি! তাঁর বড়োজাের সহা হয় ফিকে চাঁদের আলাে, কিংবা ঝরা ফ্রলের গন্ধ। আমি ভাবছি, তাের মতাে মেরেকেও সইতে পারল না ওর র্নিচটি এতই ফিন্ফিনে, আর তুই যে ওর মতাে প্রায়ুক্তেও সহা করতে পারছিস তাের র্নিচকে বাহাদির্রি দিই।

কমল। তুই ব্ঝিস নে ইন্দ্র, ওরা যে প্রের্মমান্ষ। আমাদের এক ভাব, ওদের আর-এক ভাব। মেরেমান্বের ভালোবাসা সব্র করতে পারে না, বিধাতা তার হাতে সে অবসর দেন নি। প্রের্ অনেক ঠেকে, অনেক ঘা খেয়ে, তার পরে ভালোবাসতে শেখে; ততদিন প্থিবী সব্র করে থাকে, কাজের ব্যাঘাত হয় না।

ইন্দ্। ইস্! কী সব নবাব! আছো দিদি, তুই কি বলিস গদাই গরলার সংস্থা আজই যদি আমার বিয়ে হয় অমনি কাল ভোর থেকেই তাড়াতাড়ি তার চরণদ্টো ধরে সেবা করতে বসে যাব—মনে করব, ইনি আমার চিরকালের গরলা, পূর্বজন্মের গরলা, বিধাতা একে এবং এর অন্য গোর্ব-গ্লিকে গোয়ালস্ম্থ আমারই হাতে সমর্পণ করে দিয়েছেন!

কমল। ইন্দ্র, তুই কী যে বকিস আমি তোর সংশ্যে পেরে উঠি নে। গদাই গয়লাকে তুই বিশ্নে ক্ষরতে যাবি কেন, সে একে গয়লা, তাতে আবার তার দুই বিশ্লে। ইন্দু। আছ্যা না-হয় গদাই গয়লা না হল— প্থিবীতে গদাইচন্দ্রের তো অভাব নেই।

কমল। তা তোর অদ্রুষ্টে যদি কোনো গদাই থাকে তা হলে অবিশ্যি তাকে ভালোবাসবি—

ইন্দ্। কক্খনো বাসব না। আচ্ছা, তুমি দেখো। বিয়ে করেছি বলেই যে অমনি তার পরিদিন থেকে গদাই-গদাই করে গদ্গদ হয়ে বেড়াব, আমাকে তেমন মেয়ে পাও নি। আমি দিদি, তোর মতন না ভাই!

কমল \ আসল জানিস ইন্দ্র? ওদের না হলে আমাদের চলতে পারে, কিন্তু আমাদের না হলে প্রব্যমান্বের চলে না, সেইজন্যে ওদের আমরা ভালোবাসি।

#### নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। মা, তোমাকে দেখলে আমি চোখের জল রাখতে পারি নে। আমার মার কাছে আমি অপরাধী। তোমার কাছে আমার দাঁড়ানো উচিত হয় না।

কমল। কাকা, আপনি অমন করে বলবেন না, আমার অদূটে যা ছিল তাই হয়েছে—

ইন্দর। বাবা, আসলে যার অপরাধ তাকে কিছুর না বলে তার অপরাধ তোমরা পাঁচজনে কেন ভাগ করে নিছু, আমি তো বুঝতে পারি নে।

নিবারণ। থাক্ মা, সে-সব আলোচনা থাক্—এখন একটা কাজের কথা বলি। কমল, মন দিয়ে শোনো। তোমাকে এতদিন গরিবের মেয়ে ব'লে পরিচয় দিয়ে এসেছি, সে কথাটা ঠিক নয়। তোমার বাপের সম্পত্তি নিতানত সামান্য ছিল না, আমারই হাতে সে-সমস্ত আছে। ইতিমধ্যে অনেক টাকা জমেছে এবং স্বদেও বেড়েছে; তোমার কুড়ি বছর বয়স হলে তবে তোমার পাবার কথা। সময় হয়েছে, এখন নাও তোমার বিষয়। সেই টানে হয়তো স্বামীও এসে পড়বে।

কমল। কাকা, তাঁকে আপনি এ সংবাদ দেবেন না। কথাটা যাতে কেউ টের না পায়, আপনাকে তাই করতে হবে।

নিবারণ। কেন বলো দেখি মা?

কমল। একট্ কারণ আছে। সমস্তটা ভেবে আপনাকে পরে বলব। নিবারণ। আচ্চা।

[ প্রস্থান

ইন্দ্র। তোর মতলবটা কী আমাকে বল্তো।

কমল। আমি আর-একটা বাড়ি নিয়ে ছন্মবেশে ওঁর কাছে অন্য স্থালোক বলে পরিচয় দেব। ইন্দ্র। সে তো বেশ হবে ভাই! ওরা ঠিক নিজের স্থাকে ভালোবেসে স্থ পায় না। কিন্তু বরাবর রাখতে পারবি তো?

কমল। বরাবর রাখবার ইচ্ছে তো আমার নেই বোন—

ইন্দ্র। ফের আবার একদিন স্বামী-স্চী সাজতে হবে নাকি?

কমল। হাঁ ভাই, যতদিন যবনিকাপতন না হয়। ঐ শিবচরণবাব, বোধ হয় আসছেন, চলো পালাই।

[উভয়ের প্রস্থান

## গদাই ও শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। দেখ্, নিবারণকে আজ্ঞ শেষ কথা বলব বলেই এখানে এসেছি। এখন তোর মনের কথাটা স্পণ্ট করেই বল্।

গদাই। আমি তো সব কথা স্পণ্ট করেই বলেছি। বিয়ে করবার কথায় এখন মন দিতেই পার্বছি নে।

শিবচরণ। এই ব্র্ডো বয়সে তুই যে একটা সামান্য বিষয়ে আমাকে এত দ্বঃখ দিবি, তা কে জানত!

গদাই। বাবা, এটা কি সামান্য বিষয় হল!

শিবচরণ। আরে বাপ<sup>ন্</sup>, সামান্য না তো কী? বিয়ে করা বৈ তো নয়! রাস্তার মন্টে-মজনুর-গন্লোও যে বিয়ে করছে। ওতে তো খনুব বেশি বৃদ্ধি খরচ করতে হয় না, বরণ্ড কিছন টাকা খরচ আছে, তা সেও বাপমায়ে জোগায়। তুই এমন বৃদ্ধিমান ছেলে, এতগন্লো পাস ক'রে শেষকালে এইখানে এসে ঠেকল!

গদাই। আপনি তো সব শ্নেছেন, আমি তো বিয়ে করতে অসম্মত নই—

শিবচরণ। আরে, তাতেই তো আমার ব্রুথতে আরো গোল বেধেছে। যদি বিয়ে করতেই আপত্তি না থাকে, তবে না-হয় একটাকে না করে আর-একটাকেই কর্রাল। নিবারণকে কথা দিয়েছি, আমি তার কাছে মুখ দেখাই কী করে?

गमारे। निवातगवादाक **ভाলा करत** दाबिरत वलला मव-

শিবচরণ। আরে, আমি নিজে ব্ঝতে পারি নে, নিবারণকে বোঝাব কী? আমি যদি তোর মাকে বিয়ে না ক'রে তোর মাসিকে বিয়ে করবার প্রস্তাব মূখে আনতুম, তা হলে তোর ঠাকুরদাদা কি আমার দুখানা হাড় একত্র রাখত? পড়েছিস ভালো মানুষের হাতে—

গদাই। শ্বনেছি, আমার ঠাকুরদামশায়ের মেজাজ ভালো ছিল না-

শিবচরণ। কী বলিস বেটা! মেজাজ ভালো ছিল না! তোর বাবার চেয়ে তিনশো গা্ণে ভালো ছিল। কিছা বলি নে ব'লে, বটে! সে যা হোক, এখন যা হয় একটা কথা ঠিক করেই বল্।

গদাই। আমি তো বরাবর এক কথাই বলে আসছি।

শিবচরণ। (সরোষে) তুই তো বলছিস এক কথা! আমিই কি এক কথার বেশি বলছি? মাঝের থেকে কথা যে আপনিই দুটো হয়ে যাছে। আমি এখন নিবারণকে বলি কী! তা সে যা হোক, তুই তা হলে নিবারণের মেয়ে ইন্দুমতীকে কিছ্বতেই বিয়ে করবি নে? যা বলবি এক কথা বল্।

গদাই। কিছুতেই না বাবা।

শিবচরণ। একমাত্র বাগবাজারের কাদন্বিনীকেই বিয়ে করবি? ঠিক করে বলিস। এক কথা! গদাই। সেইরকমই স্থির করেছি—

শিবচরণ। বড়ো উত্তম কাজ করেছ—এখন আমি নিবারণকে কী বলব?

গদাই। বলবেন, আপনার অবাধ্য ছেলে তাঁর কন্যা ইন্দুমতীর যোগ্য নয়।

শিবচরণ। কোথাকার নির্লেজ্জ! আমাকে আর তোর শেখাতে হবে না। কী বলতে হবে তা আমি বিলক্ষণ জানি। তবে ওর আর কিছুতেই নড়চড় হবে না? এক কথা—

গদাই। না বাবা, সেজন্যে আপনি ভাববেন না।

শিবচরণ। আরে মলো! আমি সেইজন্যেই ভেবে মরছি আর-কী! আমি ভাবছি নিবারণকে বলি কী।

# চতুর্থ অঙক

## প্রথম দৃশ্য

# স্সুছিজত গৃহ

বিনোদ। এরা বেছে বেছে এত দেশ থাকতে আমাকে উকিল পাকড়ালে কী ক'রে আমি তাই ভাবছি। আমার অদুন্ট ভালো বলতে হবে। এখন টিকতে পারলে হয়।

### ছোমটা পরিয়া কমলের প্রবেশ

বিনোদ। (শ্বগত) আহা, মুখটি দেখতে পেলে বেশ হত! (প্রকাশ্যে) আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

কমল। হাঁ। আপান বোধ হয় আমার অবস্থা সবই জানেন।

বিনোদ। কিছ-কিছ্ম শনুনেছি। (স্বগত) গলাটা যে তারই মতন শোনাচ্ছে। সব মেয়েরই গলা প্রায় একরকম দেখছি। কিন্তু তার চেয়ে কত মিষ্টি!

কমল। সে কথা থাকু। আমার যা-কিছু, সমস্তর কর্তৃত্বভার আপনাকে নিতে হবে।

বিনোদ। আপনি যে আমাকে এত বড়ো বিশ্বাসের যোগ্য মনে করলেন, এতেই আমাকে যোগ্যতা দেবে। আপনার বিশ্বাসই আমাকে মানুষ করে তুলবে।

কমল। আপনাকে আর বেশিক্ষণ আবন্ধ করে রাখতে চাই নে, আপনার বোধ করি অনেক কাজ আছে—

বিনোদ। না না, সেজন্যে আপনি ভাববেন না। আমার সহস্র কাজ থাকলেও সমস্ত পরিত্যাগ করে আমি—

কমল। কাল পরলা তারিখ, কাল থেকে তা হলে আমার কর্মচারীদের কাছ থেকে আপনি বৃন্ধে-প'ড়ে নিন। নিবারণবাব এখনি আসবেন, তিনি এলে তাঁর কাছ থেকেও অনেকটা জেনেশ্নে নিতে পারবেন।

বিনোদ । নিবারণবাব ু!

কমল। আপনি তাঁকে চেনেন বোধ হয়, কারণ, তিনিই প্রথমে আপনার জন্যে আমার কাছে অনুরোধ করে দিয়েছেন।

বিনোদ। (স্বগত) ছি ছি ছি, বড়ো লঙ্জা বোধ হচ্ছে। আমি কালই আমার স্থাীকে ঘরে নিরে আসব। এখন তো আমার কোনো অভাব নেই।

কমল। আপনি বরণ্ড নীচের ঘরে একট্ন অপেক্ষা কর্ন, নিবারণবাব্ এলেই খবর পাঠিয়ে দেব। আর-একটা কথা, আমি যে কাল আপনাকে চিঠিতে জানিয়েছি, আপনার বন্ধ্ন ললিত চাট্টেজকে একবার এখানে আনতে, সেটার কিছ্ন ব্যবস্থা হয়েছে?

বিনোদ। সব ঠিক আছে। তিনি এলেন ব'লে, আর দেরি নেই। কমল। তবে আমি আসি।

ि शञ्जा

বিনোদ। হার, হার, এতটাই যখন বিশ্বাস করলেন তখন কেবল আর তিন ইণ্ডি পরিমাণ বিশ্বাস ক'রে ঘোমটা খ্লালে বাঁচা যেত, তা হলেই চোখদন্টি দেখতে পেতুম। কিল্তু নিবারণবাব,কে নিয়ে কী করা বার!

## নিবারণ ও কমলমুখীর প্রবেশ

কমল। আমার জন্যে আপনি আর কিছ্ম ভাববেন না। এখন ইন্দ্রে এই গোলটা চুকে গেলেই বাঁচা যায়।

নিবারণ। তাই তো মা, আমাকে ভারি ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে। আমি এ দিকে শিব্ ডান্তারের সঙ্গে কথাবার্তা একরকম দিথর করে বসে আছি, এখন ভাকেই বা কী বলি, ললিত চাট্ডেজকেই বা কোথায় পাওয়া যায়, আর সে বিয়ে করতে রাজি হয় কি না তাই বা কে জানে।

কমল। সেজন্যে ভাববেন না কাকা! আমাদের ইন্দ্রকে চোখে দেখলে বিয়ে করতে নারাজ হ**েব** এমন ছেলে কেউ জন্মায় নি।

নিবারণ। ওদের দেখাশোনা হয় কী করে?

কমল। সে আমি সব ঠিক করেছি।

নিবারণ। তুমি কী করে ঠিক করলে মা?

কমল। আমি ওঁকে বলে দিয়েছি, ওঁর বন্ধ্ব ললিতবাব্বকে এখানে নিয়ে আসবেন। তার পর একটা উপায় করা যাবে।

নিবারণ। তা সব ষেন হল, আমি ভাবছি শিব্বকে কী বলব। কমল। ঐ উনি আসছেন। আমি তবে যাই।

ু প্রস্থান

#### বিনোদের প্রবেশ

বিনোদ। এই যে, আমি আপনার কথাই ভাবছিল্ম।

নিবারণ। কেন বাপ্র, আমি তো তোমার মক্কেল নই।

বিনোদ। আজে, আমাকে লজ্জা দেবেন না— আপনি ব্রুবতেই পারছেন—

নিবারণ। না বাপ, আমি কিছুই ব্রুবতে পারি নে। আমরা সেকালের লোক।

বিনোদ। আমার দ্বাী আপনার ওখানে আছেন—

নিবারণ। তা অবশা—তাকে তো আমরা ত্যাগ করতে পারি নে।

বিনোদ। আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা ক'রে তাঁকে যদি আমার ওখানে পাঠিয়ে দেন—

নিবারণ। বাপ্র, আবার কেন পালকি-ভাড়াটা লাগাবে?

বিনোদ। আপনারা আমাকে কিছ্ম ভূল ব্যক্তেন। আমার অবস্থা খারাপ ছিল বলেই আমার স্থাকি— তা, যাই হোক— তাঁকে ত্যাগ করবার অভিপ্রায় ছিল না। এখন আপনারই অন্গ্রহে তো— তা এখন তো অনায়াসে—

নিবারণ। বাপ্র, এ তো তোমার পোষা পাখি নয়। সে যে সহজে তোমার ওখানে যেতে রাজি হবে, এমন আমার বোধ হয় না।

বিনোদ। আপনি অন্মতি দিলে আমি নিজে গিয়ে তাঁকে অন্নয় বিনয় করে নিতে আসতে পারি।

নিবারণ। আচ্ছা, সে বিষয় বিবেচনা করে পরে বলব।

্র প্রস্থান

বিনোদ। ব্রুড়োও তো কম একগ্রুয়ে নয় দেখছি। যা হোক, এ পর্যন্ত রানীকে কিছ**্ বলে নি** বোধ হয়।

#### চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

বিনোদ। কী হে চন্দর। তুমি এখানে ষে!

চন্দ্রকানত। নিবারণবাব এই বাড়িতে কী কাজে এসেছেন শ্বনল্ম। আজ তাঁরই ওখানে আমার খাওয়ার পালা পড়েছে, ব্ডো ভূলে গেছেন কি না খবর নিতে এসেছি। খিদে পেয়েছে। তুমিও ব্ঝি নিবারণবাব্র খোঁজে এখানে এসেছ?

বিনোদ। সে কথা পরে হবে। কিন্তু তুমি পালা করে খাচ্ছ, তার মানে তো ব্রুতে পার্রাছ নে চন্দরদা!

চন্দ্রকানত। আর ভাই, মহা বিপদে পড়েছি।

বিনোদ। কেন, কী হয়েছে?

চন্দ্রকালত। কী জানি ভাই, কখন তোদের সাক্ষাতে কথায় কথায় কী কতকগনলো মিছে কথা বলেছিল্ম; তাই শন্নে রাহ্মণী বাপের বাড়ি এমনি গা-ঢাকা হয়েছেন যে, কিছন্তেই তাঁর আর নাগাল পাচ্ছি নে।

বিনোদ। বলো কী দাদা! তোমার বাড়িতে তো এ দন্ডবিধি পূর্বে প্রচলিত ছিল না। চন্দ্রকানত। না ভাই, কালক্রমে কতই যে হচ্ছে, কিছু, বুঝতে পারছি নে।

বিনোদ। এখন তা হলে তোমার ছ্বটি চলছে বলো। জীবনে এই বোধ হয় ডোমেস্টিক সার্ভিসে তোমার প্রথম ফার্লো।

চন্দ্রকানত। হাঁরে, কিন্তু উইদাউট পে। বিন, আমার দর্বখ তোরা ব্রুবতেই পারবি নে। তুই সেদিন বলছিলি বিয়ে না করাটাই তোর মর্খন্থ হয়ে গেছে। আমার ঠিক তার উলটো। ঐ স্ফ্রীটিকে এমনই বিশ্রী অভ্যেস করে ফেলেছি যে, হঠাৎ ব্রুকের হাড়-কখানা খসে গেলে যেমন একদম খালি ঠেকে, ঐ স্ফ্রীটি আড়াল হলেই তেমনি জগৎটা যেন ফাটা বেলন্নের মতো চুপসে যায়।

বিনোদ। এখন উপায় কী?

চন্দ্রকান্ত। মনে করছি, আমি উলটে রাগ করব। আমিও ঘর ছেড়ে তোর এখানেই থাকব। আমার বন্ধন্দের মধ্যে তোকেই সে সব চেয়ে বেশি ভয় করে। তার বিশ্বাস, তুই আমার মাথাটি খেয়েছিস!

বিনোদ। তা বেশ কথা। কিন্তু আমাকে যে আবার শ্বশ্ববাড়ি যেতে হচ্ছে।

চন্দ্রকানত। কার শ্বশারবাডি?

বিনোদ। আমার নিজের, আবার কার।

চন্দ্রকানত। (সাননেদ বিনার প্রতেষ্ঠ চপেটাঘাত করিয়া) সতিয় বলছিস বিনার?

বিনোদ। স্থাকৈ আনতে চলেছি, নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়ার মতো থাকতে আর ইচ্ছে করছে না।

চন্দ্রকানত। কিন্তু, এতদিন তোর এ আব্ধেল ছিল কোথায়? যতকাল আমার সংসর্গে ছিলি এমন-সব সংসংকল্পের প্রসংগ তো শনেতে পাই নি, দন্দিন আমার দেখা পাস নি আর তোর ধর্ম-ব্দিধ এতদ্বে পরিষ্কার হয়ে এল?

বিনাদ। কিন্তু, চন্দরদা, বিপদ কী হয়েছে জান? নিবারণবাব্র যেরকম মেজাজ দেখলন্ম. সহজে কমলকে আমার কাছে পাঠাতে রাজি হবেন না। তুমি তো তাঁর ওখানে খেতে যাচ্ছ, আমার হয়ে একট্ব ওকালতি করতে হবে।

চন্দ্রকানত। নিশ্চয় করব। কিন্তু, ওরা যে বললে নিবারণবাব্ব এখানে এসেছেন। বিনোদ। এই খানিকক্ষণ হল তিনি চলে গেছেন, তুমি আর দেরি কোরো না।

[ প্রস্থান

# ইন্দ্মতী ও কমলের প্রবেশ

কমল। তোর জনলায় তো আর বাঁচি নে ইন্দ্র! তুই আবার এ কী জটা পাকিয়ে বসে আছিস! লালতবাব্র কাছে তোকে কাদন্বিনী বলে উল্লেখ করতে হবে নাকি?

ইন্দ্। তা কী করব দিদি! কাদন্বিনী না বললে যদি সে না চিনতে পারে তা হলে ইন্দ্র বলে পরিচয় দিয়ে লাভটা কী?

কমল। ইতিমধ্যে তুই এত কাল্ড কখন করে তুললি, তা তো জানি নে। একটা যে আশ্ত নাটক বানিয়ে বসেছিস! ইন্দ্। তোমার বিনোদবাব্বকে বোলো, তিনি লিখে ফেলবেন এখন, তার পর মেট্রপলিটান-থিয়েটারে অভিনয় দেখতে যাব। ঐ ভাই, তোমার বিনোদবাব্ব আসছেন, আমি পালাই।

প্রস্থান

#### বিনোদের প্রবেশ

বিনোদ। মহারানী, আমার বন্ধ্ব এলে কোথায় তাঁকে বসাব?

কমল। এই ঘরেই বসাবেন।

বিনোদ। ব্যালতের সভেগ আপনার যে বন্ধর বিবাহ স্থির করতে হবে তাঁর নামটি কী? কমল। কাদন্দিবনী— বাগবাঞ্জারের চৌধুরীদের মেয়ে।

বিনোদ। আপনি যখন আদেশ করছেন আমি যথাসাধ্য চেণ্টা করব। কিন্তু ললিতের কথা আমি কিছুই বলতে পারি নে। সে যে এ-সব প্রস্তাবে আমাদের কারো কথায় কর্ণপাত করবে, এমন বোধ হয় না।

কমল। আপনাকে সেজন্যে বোধ হয় বেশি চেষ্টা করতেও হবে না— কাদন্বিনীর নাম শন্নলেই তিনি আর বড়ো আপত্তি করবেন না।

বিনোদ। তা হলে তো আর কথাই নেই।

কমল। মাপ করেন যদি, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

বিনোদ। এখন। (ন্বগত) স্ত্রীর কথা না তললে বাঁচি।

কমল। আপনার স্থা নেই কি?

বিনোদ। কেন বলনে দেখি? স্ত্রীর কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন?

কমল। আপনি তো অন্ত্রহ করে এই বাড়িতেই বাস করছেন, তা আপনার স্থাকৈ আমি আমার সঞ্জিনীর মতো করে রাখতে চাই। অবিশ্যি, যদি আপনার কোনো আপত্তি না থাকে।

বিনোদ। আপত্তি! কোনো আপত্তিই থাকতে পারে না। এ তো আমার সোভাগ্যের কথা!

কমল। আজ সন্ধ্যার সময় তাঁকে আনতে পারেন না?

বিনোদ। আমি বিশেষ চেণ্টা করব।

কমলের প্রস্থান

#### ভূত্যের প্রবেশ

ভূত্য। একটি সাহেব বাব্ এসেছেন। বিনোদ। এইখানেই ডেকে নিয়ে আয়।

#### সাহেবি বেশে কলিতের প্রবেশ

ললিত। (শেকহ্যাণ্ড করিয়া) Well! How goes the world? ভালো তো?

বিনোদ। একরকম ভালোর-মন্দর। তোমার কীরকম চলছে?

ললিত। Pretty well! জানো? I am going in for studentship next year.

বিনোদ। ওহে, আর কতদিন এক্জামিন দিয়ে মরবে? বিয়েখাওয়া করতে হবে না নাকি? এ দিকে যৌবনটা যে ভাঁটিয়ে গেল।

ললিত। Hallo! You seem to have queer ideas on the subject. কেবল যৌবনট্ৰকু নিয়ে one can't marry. I suppose first of all you must get a girl whom you—

বিনোদ। আহা, তা তো বটেই। আমি কি বলছি, তুমি তোমার নিজের হাত-পাগ্রলোকে বিয়ে করবে। অবিশ্যি, মেয়ে একটি আছে।

লিলিত। I know that! একটি কেন? মেয়ে there is enough and to spare! কিন্তু তা নিয়ে তো কথা হচ্ছে না।

বিনোদ। আহা, তোমাকে নিয়ে তো ভালো বিপদে পড়া গেল। পৃথিবীর সমস্ত কন্যাদায় তোমাকে হরণ করতে হবে না। কিন্তু যদি একটি বেশ স্কুনরী স্কিন্তি বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ে তোমাকে দেওয়া যায়, তা হলে কী বলো?

ললিত। I admire your cheek বিন্! তুমি wife select করবে আর আমি marry করব! I don't see any rhyme or reason in such co-operation. পোলিটিক্যাল ইকনমিতে division' of labour আছে, কিন্তু there is no such thing in marriage.

বিনোদ। তা বেশ তো, তুমি দেখো, তার পরে পছন্দ না হয় বিয়ে কোরো না।

ললিত। My dear fellow, you are very kind, কিন্তু আমি বলি কী, you need not bother yourself about my happiness, আমার বিশ্বাস, আমি যদি কখনো কোনো girl কে love করি. I will love her without your help এবং তার পরে যখন বিয়ে করব you'll get your invitation in due form.

বিনোদ। আচ্ছা ললিত, যদি সে মেরেটির নাম শ্বনলেই তোমার পছন্দ হয়?

লিকিত। The idea! নাম শ্বনে পছন্দ! যদি মেয়েটিকে বাদ দিয়ে simply নামটিকে বিয়ে করতে বল, that's a safe proposition.

বিনোদ। আগে শোনো, তার পর যা বলতে হয় বোলো—মেয়েটির নাম—কাদন্দিননী।

ললিত। কাদন্বিনী! She may be all that is nice and good, কিন্তু I must confess, তার নাম নিয়ে তাকে congratulate করা বায় না। যদি তার নামটাই তার best qualification হয় তা হলে I should try my luck in some other quarter.

বিনোদ। (স্বগত) এর মানে কী! তবে যে রানী বললেন, কাদন্দিননীর নাম শ্নলেই লাফিয়ে উঠবে! দ্ব হোক গে। একে খাওয়ানোটাই বাজে খরচ হল— আবার এই ন্লেচ্ছটার সঙ্গে আরো আমাকে নিদেন দ্ব ঘণ্টা কাটাতে হবে দেখছি।

ললিত। I say, it's infernally hot here— চলো-না বারান্দায় গিয়ে বসা যাক।

## দ্বিতীয় দুশ্য

## কমলমুখীর অন্তঃপুর

## কমল ও ইন্দ্মতী

ইন্দ্। দিদি, আর বলিস নে দিদি, আর বলিস নে। প্রুষমান্ধকে আমি চিনেছি। তুই বাবাকে বলিস, আমি কাউকে বিয়ে করব না।

कमन। पूरे निनठतात् थारक मत भारत्य िर्मान की करत रेग्द्र

ইন্দ্র। আমি জানি, ওরা কেবল কবিতায় ভালোবাসে, তা ছন্দ মিল্ক আর না মিল্ক।
ছিছি!ছিছি ছি দিদি, আমার এমনি লক্জা করছে! ইচ্ছে করছে মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে মিশে যাই।
কাদন্বিনীকে সে চেনে না? মিথোবাদী! কাদন্বিনীর নামে কবিতা লিখেছে, সে খাতা এখনো
আমার কাছে আছে।

কমল। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে আর কী করবি? এখন কাকা যাকে বলছেন, তাকে বিয়ে কর্।

#### নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। কী করি বলো তো মা। ললিত চাট্রেজ্জ যা বলেছে সে তো সব শ্নেছ। সে বিনোদকে কেবল মারতে বাকি রেখেছে। অপমান যা হবার তা হয়েছে—

কমল। না কাকা, তার কাছে ইন্দ্র নাম করা হয় নি। আপনার মেয়ের কথা হচ্ছে, তাও সে জানে না।

নিবারণ। ইদিকে আবার শিব্বকে কথা দিয়েছি, তাকেই বা কী বলি। তুমি মা, ইন্দ্বকে ব'লে ক'য়ে ওদের দ্বজনের দেখা করিয়ে দিতে পারো তো ভালো হয়।

কমল। গদাইয়ের মনের ইচ্ছে কী সেটাও তো জানতে হবে কাকা। আবার কি এইরকম একটি কাণ্ড বাধানো ভালো?

নিবারণ। সে আমি তার বাপের কাছে শ্বনেছি। সে বলে আমি উপার্জন না করে বিয়ে করব না। সে তো আমার মেয়েকে কখনো চক্ষে দেখে নি। একবার দেখলে ও-সব কথা ছেড়ে দেবে। কমল। তা, ইন্দুকে আমি সম্মত করাতে পারব।

া নিবারণের প্রস্থান

#### ইন্দুমতীর প্রবেশ

কমল। লক্ষ্মী দিদি আমার, আমার একটি অন্বরোধ তোর রাখতে হবে।

रेन्द्र। की, वन्-मा छारे!

কমল। একবার গদাইবাব্র সংগে তুই দেখা কর্।

ইন্দ্র। কেন দিদি, তাতে আমার কী প্রায়শ্চিত্তটা হবে?

কমল। তোর যখন যা ইচ্ছে তাই করেছিস ইন্দ্র, কাকা তাতে বাধা দেন নি। আজ কাকার একটি অনুরোধ রাখবি নে?

ইন্দ্র। রাখব ভাই, তিনি যা বলবেন তাই শ্বনব।

কমল। তবে চল্, তোর চুলটা একট্ব ভালো করে দিই। নিজের উপরে এত্টা অযত্ন করিস্ নে।
থ্রেম্থান

#### গদাইয়ের প্রবেশ

গদাই। চন্দর যখন পীড়াপীড়ি করছে না-হয় একবার ইন্দ্মতীর সংগ্যে দেখা করাই যাক। শ্নেছি তিনি বেশ ব্লিখমতী স্মিশিক্ষতা মেয়ে— তাঁকে আমার অবস্থা ব্লিয়ে বললে তিনি নিজেই আমাকে বিবাহ করতে অসম্মত হবেন। তা হলে আমার ঘাড় থেকে দায়টা যাবে— বাবাও আর পীড়াপীড়ি করবেন না।

## মুখে ঘোমটা টানিয়া ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দ্র। (প্রগত) বাবা যখন বলছেন তখন দেখা করতেই হবে, কিন্তু কারো অনুরোধে তো পছন্দ হয় না। বাবা কখনোই আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দেবেন না।

গদাই। (নতশিরে ইন্দ্রুর প্রতি) আমাদের মা-বাপ আমাদের পরস্পরের বিবাহের জন্যে পীড়াপীড়ি করছেন, কিন্তু আপনি যদি ক্ষমা করেন তো আপনাকে একটি কথা বিল—

ইন্দ্। একি! এ যে ললিতবাব্! (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ললিতবাব্, আপনাকে বিবাহের জন্যে যাঁরা পীড়াপীড়ি করছেন তাঁদের আপনি জানাবেন, বিবাহ এক পক্ষের সম্মতিতে হয় না। আমাকে আপনার বিবাহের কথা বলে কেন অপমান করছেন?

গদাই। একি! এ যে কাদন্বিনী! (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আপনি এখানে আমি তা জানতুম না। আমি মনে করেছিল্ম, নিবারণবাব্র কন্যা ইন্দ্মতীর সঞ্জে আমি কথা কচ্ছি— কিন্তু আমার যে এমন সৌভাগ্য হবে—

ইন্দ্। ললিতবাব, আপনার সৌভাগ্য আপনি মনে মনে রেখে দেবেন, সে কথা আমার কাছে প্রচার ক্রবার দ্রকার দেখি নে।

গদাই। আপনি কাকে ললিতবাব, বলছেন? ললিতবাব, বারান্দায় বিনোদের সঞ্জে গল্প করছেন—যদি আবশ্যক থাকে তাঁকে ডেকে নিয়ে আসি।

रेन्द्र। ना ना, जाँक जाकरा इस्त ना। आर्थान जा इस्त क!

গদাই। এর মধ্যেই ভূলে গেলেন? চন্দ্রবাব্র বাসায় আপনি নিজে আমাকে চাকরি দিয়েছেন, আমি তংক্ষণাং তা মাথায় করে নিয়েছি—ইতিমধ্যে বরখাস্ত হবার মতো কোনো অপরাধ করি নি তো।

ইন্দু। আপনার নাম কি ললিতবাব, নয়?

গদাই। যদি পছন্দ করেন তো ঐ নামই শিরোধার্য করে নিতে পারি, কিন্তু বাপ-মায়ে আদর করে আমার নাম রেখেছিলেন গদাই।

ইন্দ্। গদাই!—ছি ছি, এ কথা আমি আগে জানতে পারল্ম না কেন!

গদাই। তা হলে কি চাকরি দিতেন না? এখন কী আদেশ করেন?

ইন্দ্র। আমি আদেশ করছি, ভবিষ্যতে যখন কবিতা লিখবেন কাদন্বিনীর পরিবর্তে ইন্দ্রমতী নামটি ব্যবহার করবেন আর ছন্দ মিলিয়ে লিখবেন।

গদাই। দুটোই যে আমার পক্ষে সমান অসাধ্য।

ইন্দ্। আচ্ছা, ছন্দ মেলাবার ভার আমি নিজেই নেব এখন, নামটা আপনি বদলে নেবেন— গদাই। এমন নিষ্ঠা্র আদেশ কেন করছেন। চোন্দটা অক্ষরের জায়গায় সতেরোটা বসানো কি এমনি গ্রের্তর অপরাধ যে সেজন্যে ভত্যকে একেবারে—

ইন্দ্। না, সে অপরাধ আমি সহস্রবার মার্জনা করতে পারি, কিন্তু ইন্দ্রেতীকে কাদন্বিনী বলে ভূল করলে আমার সহ্য হবে না—

গদাই। আপনার নাম তবে—

ইন্দ্। ইন্দ্যতী।

গদাই। হায় হায়, এতদিন কী ভূলটাই করেছি! বাগবাজারের রাস্তায় বারে বেড়িয়েছি, বাবা আমাকে উঠতে বসতে দ্-বেলা বাপান্ত করেছেন, তার উপরে কাদন্বিনী নামটা ছন্দের ভিতর প্রতে মাথা-ভাঙাভাঙি করতে হয়েছে।—

(ম্দ্রুস্বরে) যেমনি আমায় ইন্দ্র প্রথম দেখিলে
কেমন করে চকোর বলে তথনি চিনিলে—
কিংবা
কেমন করে চাকর বলে তথনি চিনিলে—

আহা, সে কেমন হত!

हेन्द्र। তবে, এখন দ্রমসংশোধন কর্ন, এই নিন আপনার খাতা। আমি চলল্ম।

গদাই। (উচ্চস্বরে) শ্নে যান, আপনারও বােধ হচ্ছে যেন একটা দ্রম হয়েছিল—সেটাও অন্থ্রহ করে সংশােধন করে নেবেন—স্বিধে আছে, আপনাকে সেইসংগ্য ছন্দ বদলাতে হবে না।
—হায় রে, সেই মােজার কবিভাটা যে অপরাধের বােঝা হয়ে আমার অ্যানাটমির নােট-বইটা চেপে রইল। মেজর অপারেশন করলেও যে ওটাকে ছাঁটা যাবে না। আর সেই রিফ্-করা মােজা ক-জােড়া। আজও যে প্রাণ ধরে সেগ্লো ফিরিয়ে দিতে পারি নি। তার উপরে সেদিন থেকে ভর্ ফ্লা্রি-ওয়ালার তেলে-ভাজা বেগ্নি থেয়ে অন্তর্শল হবার জাে হল। ঠাকুরদাসীকে খংজে বের করতে হবে। সে ব্ডিটাকে—ইচ্ছে করছে—থাক্, সে আর বলে কাজ নেই।

#### নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। দেখো বাপা, শিব্ আমার বাল্যকালের বন্ধ্— আমার বড়ো ইচ্ছে, তাঁর সঞ্জো আমার একটা পারিবারিক বন্ধন হয়। এখন তোমাদের ইচ্ছের উপরেই সমস্ত নির্ভার করছে।

গদাই। আমার ইচ্ছের জন্যে আপনি কিছু ভাববেন না, আপনার আদেশ পেলেই আমি কৃতার্থ হই।

নিবারণ। (স্বগত) যা মনে করেছিল্ম তাই। বুড়ো বাপ মাথা খেড়াখ্বড়ি করে যা করতে না পারলে, একবার ইন্দুকে দেখবামাত্র সমসত ঠিক হয়ে গেল। বুড়োরাই শাস্ত্র মেনে চলে, যুবাদের শাস্ত্রই এক আলাদা। (প্রকাশ্যে) তা বাপ্ব, ভোমার কথা শ্বনে বড়ো আনন্দ হল। তা হলে একবার আমার মেরেকে তার মতটা জিজ্ঞাসা করে আসি। তোমরা শিক্ষিত লোক, ব্ঝতেই পার, বয়ঃপ্রাশ্ত মেরে, তার সম্মতি না নিয়ে তাকে বিবাহ দেওয়া যায় না।

গদাই। তা অবশ্য।

নিবারণ। তা হলে আমি একবার আসি। চন্দ্রবাব্রদের এই ঘরে ডেকে দিয়ে যাই।

[ প্রস্থান

#### শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। তুই এখানে বসে রয়েছিস, আমি তোকে প্রথিবী-স্কুধ খ্রেজ বেড়াচ্ছ। গদাই। কেন বাবা?

শিবচরণ। তোকে যে আজ তারা দেখতে আসবে।

গদাই। কারা?

শিবচরণ। বাগবাজারের চৌধুরীরা।

গদাই। কেন!

শিবচরণ। কেন! না দেখে-শ্বনে অমনি ফস করে বিয়ে হয়ে যাবে? তোর ব্রিঝ আর সব্রে সইছে না?

গদাই। বিয়ে কার সঙ্গে হবে?

শিবচরণ। ভয় নেই রে বাপা, তুই যাকে চাস তারই সঙ্গে হবে। আমার ছেলে হয়ে তুই যে এত টাকা চিনেছিস, তা তো জানতুম না। তা সেই বাগবাজারের টাকিশালের সঙ্গেই তোর বিয়ে স্থির করে এসেছি।

গদাই। সে কী বাবা! আপনার মতের বির**্দ্ধে আমি বিয়ে করতে চাই নে—বিশেষ আপনি** নিবারণবাব্কে কথা দিয়েছেন—

শিবচরণ। (অনেকক্ষণ হাঁ করিয়া গদাইয়ের মনুখের দিকে নিরীক্ষণ) তুই খেপেছিস না আমি খেপেছি, আমাকে কে বৃত্তিয়ে দেবে! কথাটা একট্ব পরিব্দার করে বল্, আমি ভালো করে বৃত্তি।

গদাই। আমি সে চৌধ্রীদের মেয়ে বিয়ে করব না।

শিবচরণ। চৌধুরীদের মেয়ে বিয়ে করবি নে! তবে কাকে করবি?

গদাই। নিবারণবাব্র মেয়ে ইন্দ্মতীকে।

শিবচরণ। (উচ্চস্বরে) কী! হতভাগা পাজি লক্ষ্মীছাড়া বেটা! যখন ইন্দ্মতীর সপ্যে সন্বন্ধ করি তখন বলিস কাদন্বিনীকে বিয়ে করবি—আবার যখন কাদন্বিনীর সংগে সন্বন্ধ করি তখন বলিস ইন্দ্মতীকে বিয়ে করবি—তুই তোর ব্ডো বাপকে একবার বাগবাজার একবার মির্জাপ্তর খেপিয়ে নিয়ে, নাচিয়ে নিয়ে বেড়াতে চাস!

গদাই। আমাকে মাপ করো বাবা, আমার একটা মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছিল—

শিবচরণ। ভূল কী রে বেটা, তোর সেই বাগবাঞ্জারে বিয়ে করতেই হবে। তাদের কোনো প্রব্যে চিনি নে, আমি নিজে গিয়ে তাদের স্তৃতি মিনতি করে এল্বম যেন আমারই কন্যাদায় হয়েছে। তার পরে যখন সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে গেল, আজ তারা আশীর্বাদ করতে আসবে, তখন বলে কিনা 'বিয়ে করব না'! আমি এখন চৌধুরীদের বলি কী?

#### চন্দ্রকান্ডের প্রবেশ

চন্দ্রকানত। (গদাইয়ের প্রতি) সমস্ত শন্নল্ম। ভালো একটি গোল বাধিয়েছ যা হোক—এই যে ডাক্তারবাব, ভালো আছেন তো?

শিবচরণ। ভালো আর থাকতে দিলে কই। এই দেখো-না চন্দর, ওর নিজেরই কথামত একটি পাত্রী দিথর করলুম, যখন সমস্ত ঠিক হয়ে গেল তখন বলে কিনা 'তাকে বিয়ে করব না'। আমি এখন চৌধুরীদের বলি কী?

গদাই। বাবা, তুমি তাদের একটা বৃঝিয়ে বললেই—

শিবচরণ। তোমার মাথা! তাদের বোঝাতে হবে, আমার ভীমরতি ধরেছে আর আমার ছেলেটি আসত খেপা—তা তাদের বুঝতে বিলম্ব হবে না।

চন্দ্রকানত। আপনি কিছ্ ভাববেন না। সে মেয়েটির আর-একটি পার জ্টিয়ে দিলেই হবে।
শিবচরণ। সে তেমন মেয়েই নয়। তার টাকা আছে ঢের, কিন্তু চেহারা দেখে পার এগোয় না।
আমার বংশের এই অকাল কুজ্মান্ডের মতো এত বড়ো বাঁদর ন্বিতীয় আর কোথায় পাবে যে তাকে
বিয়ে করতে রাজি হবে।

চন্দ্রকানত। সে আমার উপর ভার রইল। আমি সমস্ত ঠিকঠাক করে দেব। এখন নিশ্চিন্ত মনে নিবারণবাব্র মেয়ের সঙ্গে বিবাহ স্থির কর্ন।

শিবচরণ। যদি পার চন্দর, তো বড়ো উপকার হয়। এই বাগবাজারের হাত থেকে মানে মানে নিস্তার পেলে বাঁচি। এ দিকে আমি নিবারণের কাছে মুখ দেখাতে পারছি নে, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াছি।

চন্দ্রকান্ত। সেজন্যে কোনো ভাবনা নেই। আমি প্রায় অর্ধেক কাজ গ্রাছিয়ে এসে তবে আপনাকে বলছি। এখন বাকিটুকু সেরে আসি।

[ প্রস্থান

#### নিবারণের প্রবেশ

শিবচরণ। আরে এসো ভাই, এসো।

নিবারণ। ভালো আছ ভাই? যা হোক শিব, কথা তো স্থির?

শিবচরণ। সে তো বরাবরই স্থির আছে, এখন তোমার মরজি হলেই হয়।

নিবারণ। আমারও তো সমস্ত ঠিক হয়ে আছে, এখন হয়ে গেলেই চুকে যায়।

শিবচরণ। তবে আর কি, দিনক্ষণ দেখে—

নিবারণ। সে-সব কথা পরে হবে, এখন কিছ্ব মিষ্টিম্ব্থ করবে চলো।

শিবচরণ। না ভাই, আমার অভ্যাস নেই, এখন থাক্, অসময়ে খেয়েছি কি আর আমার মাথা ধরেছে—

নিবারণ। না না, সে হবে না, কিছ্ব খেতে হচ্ছে। বাপ্র, তুমিও এসো।

প্রস্থান

#### কমল ও ইন্দ্মতীর প্রবেশ

কমল। ছি ছি, ইন্দ্র, তুই কী কাডটাই করলি বল্ দেখি।

ইন্দ্র। তা বেশ করেছি। ভাই, পরে গোল বাধার চেয়ে আগে গোল চুকে যাওয়া ভালো।

কমল। এখন প্রেষ জাতটাকে কীরকম লাগছে?

देन्प्। भन्प ना ভाই, একরকম চলনসই।

কমল। তুই যে বলেছিলি ইন্দ্র, গদাই গয়লাকে তুই কক্খনো বিয়ে করবি নে!

ইন্দ্র। না ভাই, গদাই নামটি খারাপ নয়, তা তোমরা যাই বলো। তোমার কল্লোলকুমার, লাবণ্যকিশোর, কাকলিকণ্ঠ, স্কুম্মিতমোহনের চেয়ে সহস্র গ্রুণে ভালো। গদাই নামটি খ্ব আদরের নাম, অথচ প্রুষ্মান্মকে বেশ মানায়। রাগ করিস নে দিদি, তোর বিনোদের চেয়ে ঢের ভালো—

কমল। কী হিসেবে ভালো শানি।

ইন্দ্র। বিনোদবিহারী নামটা বাণভট্টের কাদন্বরীতেই চলে, আঠারো-গজি সমাসের মধ্যে। গদাই বেশ সাদাসিধে, ওর মধ্যে বোপদেবের হস্তক্ষেপ করবার জো নেই। আমি তোমাকে নিশ্চয় বলছি, মা দ্বর্গা কাতিকের চেয়ে গণেশকেই বেশি ভালোবাসেন। গদাই নামটি আমার গদাইগণেশ, তোমার বিনোদকাতিকের চেয়ে ভালো।

कमल। किन्कु यथन वर्षे ছाপाবে, वरेखा ও नाम তো मानाव ना।

ইন্দ্। আমি তো ছাপতে দেব না, খাতাখানি আগে আটক ক'রে রাখব। আমার ততট্কু ব্লিধ আছে দিদি!

কমল। তা, যে নম্না দেখিয়েছিলি! তোর সেট্কু ব্দিধ আছে জানি, কিন্তু শ্নেছি বিয়ে করলে স্বামীর লেখা সম্বশ্ধে মত বদলাতে হয়।

ইন্দ্র। আমার তো তার দরকার হবে না। আমার কবি কেবল আমারই কবি, প্রথিবীতে তাঁর কেবল একটিমাত্র পাঠক।

কমল। ছাপবার খরচ বেচে যাবে—

ইন্দ্র। সবাই তাঁর কবিছের প্রশংসা করলে আমার প্রশংসার মূল্য থাকবে না।

কমল। সবাই প্রশংসা করবে, ঐ আশঙ্কাটা তোকে করতে হবে না। যা হোক, তোর গয়লাটিকে তোর পছন্দ হয়েছে, তা নিয়ে তোর সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই নে। তাকে নিয়ে তুই চিরকাল স্থে থাক্ বোন! তোর গোয়াল দিনে দিনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্ক।

ইন্দ্র। ঐ বিনোদবাব্ আসছেন। মুখটা ভারি বিমর্ষ দেখছি।

[ ইন্দ্মতীর প্রস্থান

#### বিনোদের প্রবেশ

কমল। তাঁকে এনেছেন?

বিনোদ। তিনি তাঁর বাপের বাড়ি গেছেন, তাঁকে আনবার তেমন স্ববিধে হচ্ছে না।

কমল। আমার বোধ হচ্ছে, তিনি যে আমার সঙ্গিনীভাবে এখানে থাকেন সেটা আপনার আন্তরিক ইচ্ছে নয়।

বিনোদ। আপনাকে আমি বলতে পারি নে, তিনি এখানে আপনার কাছে থাকলে আমি কত সুখী হই। আপনার দৃষ্টান্তে তাঁর কত শিক্ষা হয়।

কমল। আমার দৃষ্টানত হয়তো তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। শা্নেছি আপনি তাঁকে অল্প-দিন হল বিবাহ করেছেন, হয়তো তাঁকে ভালো করে জানেন না।

বিনোদ। তা বটে। কিল্কু যদিও তিনি আমার দ্বী তব্ এ কথা আমাকে দ্বীকার করতেই হবে, আপনার সঙ্গে তাঁর তুলনা হতে পারে না।

কমল। ও কথা বলবেন না। আপনি হয়তো জানেন না, আমি তাঁকে বাল্যকাল হতে চিনি। তাঁর চেয়ে আমি যে কোনো অংশে শ্রেষ্ঠ এমন বোধ হয় না।

বিনোদ। আপনি তাঁকে চেনেন?

কমল। খুব ভালোরকম চিন।

বিনোদ। আমার সম্বন্ধে তিনি আপনার কাছে কোনো কথা বলেছেন?

কমল। কিছু না। কেবল বলেছেন, তিনি আপনার ভালোবাসার যোগ্য নন। আপনাকে সুখী করতে না পেরে এবং আপনার ভালোবাসা না পেয়ে তাঁর সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ হয়ে আছে। বিনোদ। এ তাঁর ভারি দ্রম। তবে আপনার কাছে স্পন্ট স্বীকার করি, আমিই তাঁর ভালো-বাসার যোগ্য নই। আমি তাঁর প্রতি বড়ো অন্যায় করেছি, কিন্তু সে তাঁকে ভালোবাসি নে ব'লে নয়।

কমল। তবে আর-একটি সংবাদ আপনাকে দিই। আপনার স্থাীকে আমি এখানে আনিয়ে রেখেছি।

বিনাদ। (আগ্রহে) কোথায় আছেন তিনি, আমার সংশ্য একবার দেখা করিয়ে দিন। কমল। তিনি ভয় করছেন পাছে আপনি তাঁকে ক্ষমা না করেন—যিদ অভয় দেন—বিনাদ। বলেন কী, আমি তাঁকে ক্ষমা করব! তিনি যদি আমাকে ক্ষমা করতে পারেন—কমল। তিনি কোনোকালেই আপনাকে অপরাধী করেন নি, সেজন্য আপনি ভাববেন না—বিনাদ। তবে এত মিনতি করছি, তিনি আমাকে দেখা দিচ্ছেন না কেন?

কমল। আপনি সত্যিই যে তাঁর দেখা চান, এ জানতে পারলে তিনি এক মৃহত্ত গোপনে থাকতেন না। তবে নিতালত যদি সেই পোড়ার মুখ দেখতে চান তো দেখুন।

মুখ-উদ্ঘাটন

বিনোদ। আপনি! তুমি! কমল! আমাকে মাপ করলে!

#### ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দ্। মাপ করিস নে দিদি! আগে উপয্তু শাস্তি হোক, তার পরে মাপ। বিনোদ। তা হলে অপরাধীকে আর-একবার বাসরঘরে আপনার হাতে সমর্পণ করতে হয়।

ইন্দ্। দেখেছিস ভাই, কত বড়ো নির্লাভ্জ! এরই মধ্যে মনুখে কথা ফনুটেছে। ওঁদের একটনু আদর দির্মেছিস কি. আর ওঁদের সামলে রাখবার জো নেই। মেরেমাননুষের হাতে পড়েই ওঁদের উপযুক্ত শাসন হয় না। যদি নিজের জাতের সংগে ঘরকন্না করতে হত তা হলে দেখতুম ওঁদের এত আদর থাকত কোথায়।

বিনোদ। তা হলে ভূ-ভার-হরণের জন্যে মাঝে মাঝে অবতারের আবশ্যক হত না; পরস্পরকে কেটেকুটে সংসারটা অনেকটা সংক্ষেপ করে আনতে পারতুম।

रेन्द्र। शन

এবার মিলন-হাওয়ায় হাওয়ায় হেলতে হবে।
ধরা দেবার খেলা এবার খেলতে হবে।
ওগো পথিক, পথের টানে
চলেছিলে মরণ-পানে—
আঙিনাতে আসন এবার মেলতে হবে।

মাধবিকার কু'ড়িগন্নি আনো তুলে,
মালতিকার মালা গাঁথো নবীন ফ্লেনে।
স্বংনস্রোতে ভিড়বি পারে,
বাঁধবি দল্পন দল্ই জনারে—
সেই মায়াজাল হৃদয় বিরে ফেলতে হবে।

ইন্দ্। এখন কবিসমাট, এর একটা জবাব দিতে হবে তোমাকে। বিনোদ। এখনি? হাতে হাতে? ইন্দ্যা হাঁ, এখননি। বিনোদ। আচ্ছা, দুটো মিনিট সময় দাও।

#### নোটবই লইয়া লিখিতে প্রবৃত্ত

কমল। এ আবার তুই কী খেলা বের করলি ইন্দু!

ইন্দ্র। কমলদিদি, তুমি যে-খেলা খেলে নিলে এ তার চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ। উনি বাঁধছেন কাব্য, তুমি বে'ধেছ কবিকে।

কমল। ওগো শিকারী, তুমি আর কথা কোয়ো না। তোমার নিজের কবিটির কাহিনী ভূলে গেছ বৃঝি? একবার তাকে হল অস্বীকার, আবার হল স্বীকার—মানুষটাকে কি কম নাকাল করা হয়েছে!

ইন্দ্র। আমার অ-কবিটিকে আমি কবি বানিরেছি, এর বেশি কিছু না—কিন্তু তোমার মানুষটি আদিতে ছিলেন কবি, মধ্যে হলেন অ-কবি, আবার অন্তে উলটো রথে ফিরছেন কবিছে, এ কী কম কথা! আমাদের কমল অধিকারীর এই পালাটির নাম দিয়েছি কবি-জগল্লাথের রথযাতা। মনিদর থেকে বেরোনো, আবার মন্দিরে ফিরিয়ে আনা। দুর্দিন বাদেই দেখবি, থিয়েটার-ওয়ালারা মুলোঝ্রলি করবে এটা অভিনয় করবার জন্যো—লেখা হল কবিবর?

বিনোদ। হয়েছে।

ইন্দ্র ও কমলে মিলিয়া নোটবই লইয়া মনে মনে পাঠ

ইন্দ্র। পাকা আম নিঙড়োলে রসের সংশ্য আঁটি বেরিয়ে আসে, এও যে তাই। বিনোদ। অর্থাৎ?

ইন্দ্। অর্থাৎ, এ তো শুধ্ কাব্যরস নয়, এ যে রসতত্ত্ব। দিদি, তোমার এ কবিটি যে-সে কবি নয়—কাব্যকুঞ্জবনে এই মান্বটি নারিকেলজাতীয়। তোমার ভাগ্যে শাঁসও জ্বটবে, রসও জ্বটবে!

কমল। আর তোর ভাগ্যে ইন্দ্র?

ইন্দ্। শ্ব্ধ্ ছোবড়া।

বিনোদ। ছি ছি ভাই, আমার মধ্যে এমন রসের সংকীর্ণতা দেখলে কোথায়?

ইন্দ্। কবিবর, সংকীর্ণতার দর বেশি, উদার্যেই সম্তা করে। হীরের ট্রকরো সংকীর্ণ, পাথরের চাঁই মস্ত। আমরা চাই, তুমি একলা আমার দিদির কণ্ঠহারে একটিমান্ত মধ্যমণি হয়ে থাকো —সরকারি হোটেলের রাম্নাখরে মস্ত শিলনোভার কাজে বিশ্বজনীন হয়ে না ওঠো।

বিনোদ। তাই সই, কিন্তু ঐ যে গানটা তৈরি করলেম ওটাকে স্করের হারে গে'থে একলা তোমার কপ্ঠে কি স্থান দেবে না?

ইন্দ্র। আছো, আজ তোমার গৃড় কন্ডাক্টের প্রাইজ স্বর্পে এই অনুগ্রহ করতে রাজি আছি। কোন্ সূর তোমার পছন্দ বলো।

গান

বিনোদ। তোমার পছদেদই আমার পছন্দ। ইন্দু। আচ্ছা, সখা, তবে শ্রবণ করো।

লাকালে বলেই খাঁজে বাহির-করা।
ধরা যদি দিতে তবে যেত না ধরা।
পাওয়া ধন আনমনে
হারাই যে অযতনে,
হারাধন পেলে সে যে হদয়-ভরা।
আপনি যে কাছে এল দুরে সে আছে,
কাছে যে টানিয়া আনে সে আসে কাছে।
দুরে বারি যায় চ'লে,
লাকায় মেঘের কোলে.

তাই সে ধরায় ফেরে পিপাসাহরা।

কমল। ঐ ক্ষান্তদিদি আসছেন। (বিনোদের প্রতি) তোমার সাক্ষাতে উনি বেরোবেন না।

#### ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষাল্তম্ণি। তা বেশ হয়েছে ভাই, বেশ হয়েছে। এই ব্রিঝ তোর নতুন বাড়ি। এ যে রাজার ঐশ্বর্য! তা বেশ হয়েছে। এখন তোর স্বামী ধরা দিলেই আর কোনো খেদ থাকে না!

ইন্দ্র। সে ব্রিঝ আর বাকি আছে? স্বামী-রক্ষটিকে আগে-ভাগে ভাঁড়ারে প্ররেছেন।

ক্ষান্তমণি। আহা, তা বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। কমলের মতো এমন লক্ষ্মী মেয়ে কি কখনো অস্থী হতে পারে?

ইন্দ্র। ক্ষান্তদিদি, তুমি যে ভর-সন্থের সময় ঘরকল্লা ফেলে এখানে ছুটে এসেছ?

ক্ষান্তমণি। আর ভাই, ঘরকল্লা! আমি দুদিন বাপের বাড়ি গিয়েছিল্ম, এই ওঁর আর সহ্য হল না। রাগ করে ঘর ছেড়ে, শ্নলন্ম, তোদের এই বাড়িতে এসে রয়েছেন। তা ভাই, বিয়ে করেছি বলেই কি বাপ-মা একেবারে পর হয়ে গেছে? দুদিন সেখানে থাকতে পাব না? যা হোক, খবরটা পেয়ে চলে আসতে হল।

ইন্দ্র। আবার তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বর্ঝ?

ক্ষান্তর্মাণ। তা ভাই, একলা তো আর ঘরকল্লা হয় না। ওদের যে চাই, ওদের যে নইলে নয়। নইলে আমার কি সাধ ওদের সংগে কোনো সম্পর্ক রাখি?

ইন্দ্র। ঐ যে ওঁরা আসছেন। এসো এই পাশের ঘরে।

ু প্রস্থান

#### শিবচরণ গদাই নিবারণ ও চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

চন্দ্রকানত। সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে।

শিবচরণ। কী হল বলো দেখি।

চন্দ্রকানত। ললিতের সঙ্গে কাদন্দিবনীর বিবাহ স্থির হয়ে গেল।

শিবচরণ। সে কী! সে যে বিবাহ করবে না শ্নল্ম।

চন্দ্রকান্ত। সহধর্মিণীকে না। বিয়ে করছে টাকা-কল্পলতিকাকে; সে ওকে সাতপাকে ঘিরে বিলেত যাবার পাথেয়-প্রন্থাক করবে। যা হোক, এখন আর-একবার আমাদের গদাইবাব্র মত নেওয়া উচিত—ইতিমধ্যে যদি আবার বদল হয়ে থাকে।

শিবচরণ। (বাসতভাবে) না না, আর মত বদলাতে সময় দেওয়া হবে না। তার প্রেবিই আমরা পাঁচজনে প'ড়ে চেপেচুপে ধ'রে কোনো গতিকে ওর বিয়েটা দিয়ে দিতে হচ্ছে। চলো গদাই, অনেক আয়োজন করবার আছে।

(নিবারণের প্রতি) তবে চললেম ভাই!

নিবারণ। এসো।—

[ গদাই ও শিবচরণের প্রস্থান

চন্দরবাব, আপনার তো খাওয়া হল না, কেবল ঘ্রের ঘ্রেই অস্থির হলেন—একট্র বস্বন, আপনার জনো জলখাবারের আয়োজন করে আসি গে।

[ প্রস্থান

#### ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি। এখন বাড়ি যেতে হবে না কী?

চন্দ্রকানত। (দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া) নাঃ, আমি এখানে বেশ আছি।

ক্ষান্তমণি। তা তো দেখতে পাচ্ছি। তা চিরকাল এইখানেই কাটাবে নাকি?

চন্দ্রকানত। বিনার সঙ্গে আমার তো সেইরকমই কথা হয়েছে।

ক্ষান্তমণি। বিন্ব তোমার দ্বিতীয় পক্ষের স্থ্রী কিনা! বিন্ব সংশ্য কথা হয়েছে! এখন ঢের হয়েছে, চলো।

চন্দ্রকানত। (জিব কাটিয়া, মাথা নাড়িয়া) সে কি হয়! বন্ধনুমানন্ধকে কথা দিয়েছি, এখন কি সে ভাঙতে পারি।

ক্ষান্তমণি। আমার ঘাট হয়েছে, আমাকে মাপ করো তুমি। আমি আর কখনো বাপের বাড়ি গিয়ে থাকব না। তা, তোমার তো অধত্ব হয় নি—আমি তো সেখান থেকে সমস্ত রে'ধে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছি।

চন্দ্রকানত। বড়োবউ, আমি কি তোমার রাহাার জন্যে তোমাকে বিয়ে করেছিলনুম? যে বংসর তোমার সংগে অভাগার শন্ভবিবাহ হয় সে বংসর কলকাতা শহরে কি রাঁধননি বামনুনের মড়ক হয়েছিল?

ক্ষান্তমণি। আমি বলছি, আমার একশোবার ঘাট হয়েছে, আমাকে মাপ করো, আমি আর কখনো এমন কাজ করব না। এখন তুমি ঘরে চলো।

চন্দ্রকান্ত। তবে একট্ন বোসো। নিবারণবাব্ আমার জলখাবারের ব্যবস্থা করতে গেছেন— উপস্থিত ত্যাগ করে যাওয়াটা শাস্ত্রবির্দ্ধ।

ক্ষান্তমণি। আমি সেথানে সব ঠিক রেখেছি, তুমি এখনি চলো।

চন্দ্রকান্ত। বলো কী, নিবারণবাব,—

বন্ধুগণ। (নেপথ্য হইতে) চন্দরদা!

ক্ষান্তর্মাণ। ঐ রে, আবার ওরা আসছে! ওদের হাতে পডলে আর তোমার রক্ষে নেই।

চন্দ্রকানত। ওদের হাতে তুমি আমি দ্ব জনে পড়ার চেয়ে একজন পড়া ভালো। শান্দ্রে লিখছে, সর্বনাশে সম্বংপল্লে অর্ধং ত্যজতি পন্ডিতঃ। অতএব, এ স্থলে অর্ধাণ্ডোর সরাই ভালো।

ক্ষান্তমণি। তোমার ঐ বন্ধুগুলোর জনালায় আমি কি মাথামোড় খুভে মরব!

[ প্রস্থান

## বিনোদ গদাই ও নলিনাক্ষের প্রবেশ

চন্দ্রকানত। কেমন মনে হচ্ছে বিন্?

বিনোদ। সে আর কী বলব, দাদা!

চন্দ্রকানত। গদাই, তোর স্নায়নুরোগের বর্তমান লক্ষণটা কী বলু দেখি।

গদাই। অত্যন্ত সাংঘাতিক। ইচ্ছে করছে দিগ্রিদিকে নেচে বেড়াই।

চন্দ্রকালত। ভাই, নাচতে হয় তো দিকে নেচো, আর বিদিকে নেচো না। পূর্বে তোমার যেরকম দিগ্রেম হয়েছিল, কোথায় মির্জাপ্রেল কোথায় বাগবাজার!

গদাই। এখন ঠিক পথেই চলেছি, যাচ্ছি বাসরঘরের দিকে; এই যে সামনেই।

[ প্রস্থান

চন্দ্রকানত। সন্দৃষ্টান্ত দেখে আমারও ঠিক পথে যাবার ইচ্ছে প্রবল হল। এখানেও আহার তৈরি, ঘরেও আহার প্রস্তৃত— কিন্তু ঘরের দিকে ডবল টান পড়েছে।

বিনোদ। ওহে চন্দরদা, চুপ চুপ!

চন্দ্রকানত। কেন হে?

বিনোদ। ঐ যে সার বেজে উঠল বাসরঘর থেকে।

চন্দ্রকান্ত। তাই তো, বিপদ কাছে আসছে। ছিল গালির ও পারে, এখন এল পাশের ঘরে— ক্রমে আরো কাছে আসবে।

বিনোদ। চন্দরদা, বেরসিকের মতো কথা বোলো না, বিপদ আরো বেশি ছিল যখন সেটা গলির ও পারে ছিল। যতই কাছে আসছে ততই হৃদয় ভেঙে যাবার আশৃৎকা কমছে। নেপথো গান

মুখ-পানে চেয়ে দেখি, ভয় হয় মনে, ফিরেছ কি ফের নাই ব্রিব কেমনে? আসন দিয়েছি পাতি, মালিকা রেখেছি গাঁথি, বিফল হল কি তাহা ভাবি খনে খনে।

> গোধ্বিলগনে পাখি ফিরে আসে নীড়ে, ধানে-ভরা তরীখানি ঘাটে এসে ভিড়ে। আজো কি খোঁজার শেষে ফের নি আপন দেশে, বিরামবিহীন ত্যা জনলে কি নয়নে?

চন্দ্রকানত। ওরে বিনা, এখনো মামলা চোকে নি, প্রিভিকৌন্সিলে নালিশ চলছে। তোর তরফের কে'সিনুলির কোনো জবাব তৈরি আছে? 'ল্লীড়্ গিল্টি' নাকি।

বিনোদ। একরকম তাই। কিল্কু দাদা, আমাদের মোটা কল্ঠে কথা জোটে তো স্বর জোটে না। চন্দ্র। তা হোক, হার মানতে পারব না। আচ্ছা, দে দেখি কথাটা— কোনোমতে সবাই মিলে চে'চামেচি করে চালিয়ে দিতে পারব।

বিনোদ। এই যে, আমার বইয়ে ছাপানো আছে।

চন্দ্রকানত। ধন্য কবি, ধন্য— নিদেন কালের উপযুক্ত সকল রকম বটিকা আগে থাকতেই তৈরি করে রেখেছ! কাফি সুরে ঠিক লাগবে—

গান

জয় করে তব্ ভয় কেন তোর যায় না,
হায় ভীর্ প্রেম, হায় রে!
আশার আলোয় তব্ও ভরসা পায় না,
মুখে হাসি তব্ চোখে জল না শ্কায় রে।
বিরহের দাহ আজি হল যদি সারা,
ঝারল মিলনরসের শ্রাবণধারা,
তব্ও এমন গোপন বেদনতাপে
অকারণ দুখে পরান কেন দুখায় রে?

যদি বা ভেঙেছে ক্ষণিক মোহের ভূল এখনো প্রাণে কি যাবে না মানের মূল? যাহা খ্রিজবার সাংগ হল তো খোঁজা, যাহা ব্রিবার শেষ হয়ে গেল বোঝা, তব্ব কেন হেন সংশয়ঘনছায়ে মনের কথাটি নীরব মনে ল্কায় রে?

## তৃতীয় দৃশ্য

#### বাসরঘরের বাহিরে

## লোকারণ্য। শৃত্য। হ্লুধ্বনি। সানাই

#### নিবারণ ও শিবচরণ

নিবারণ। কানাই! ও কানাই! কী করি বলো দেখি! কানাই গেল কোথায়?

শিবচরণ। তুমি ব্যুস্ত হোয়ো না ভাই! এ ব্যুস্ত হবার কাজ নয়। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। তুমি পাত পাড়া হল কি না দেখে এসো দেখি।

ভূত্য। বাব, আসন এসে পেণিচেছে, সেগুলো রাখি কোথায়?

নিবারণ। এসেছে। বাঁচা গেছে। তা সেগ্নলো ছাতে—

শিবচরণ। বাসত হচ্ছ কেন দাদা! কী হয়েছে বলো দেখি। কী রে বেটা, তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন? কাজকর্ম কিছু হাতে নেই নাকি?

ভূত্য। আসন এসেছে, সেগুলো রাখি কোথায় তাই জিজ্ঞাসা করছি।

শিবচরণ। আমার মাথায়! একট্ব গ্রছিয়েগাছিয়ে নিজের ব্লিখতে কাজ করা—তা তোদের দ্বারা হবে না। চল্, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ওরে বাতিগ্রলো যে এখনো জনালালে না। এখানে কোনো কাজেরই একটা বিলিব্যবস্থা নেই—সমস্ত বেবন্দোবস্ত। নিবারণ, ভাই, তুমি একট্ব ঠাণ্ডা হয়ে বোসো দেখি—বাস্ত হয়ে বেড়ালে কোনো কাজই হয় না। আঃ, বেটাদের কেবল ফাঁকি! বেহারা বেটারা সব পালিয়েছে দেখছি, আছা করে তাদের কানমলা না দিলে—

নিবারণ। পালিয়েছে নাকি! কী করা যায়?

শিবচরণ। বাসত হোয়ো না ভাই—সব ঠিক হয়ে যাবে। বড়ো বড়ো ক্রিয়াকর্মের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখা ভারি দরকার। কিন্তু, এই রেধাে বেটার সঙ্গে তাে আর পারি নে! আমি তাকে পইপই করে বললাম, 'তুমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ল্বাচ ভাজিয়া', কিন্তু কাল থেকে হতভাগা বেটার চুলের টিকি দেখবার জাে নেই! ল্বাচ যেন কিছ্ব কম পড়েছে বােধ হচ্ছে।

নিবারণ। বলো কী শিব্! তা হলে তো সর্বনাশ!

শিবচরণ। ভর কী দাদা! তুমি নিশ্চিন্তে থাকো, সে আমি করে নিচ্ছি। একবার রাধ্র দেখা পেলে হয়, আচ্ছা করে শ্নিয়ে দিতে হবে।

## চন্দ্রকানত বিনোদ প্রভৃতির প্রবেশ

নিবারণ। আহার প্রস্তৃত চন্দ্রবাব্, কিছ্ব খাবেন চল্বন।

চন্দ্রকান্ত। আমাদের পরে হবে, আগে সকলের হোক।

শিবচরণ। না না, একে একে সব হয়ে যাক। চলো চন্দর, তোমাদের খাইয়ে আনি গে। নিবারণ, তুমি কিছ্ বাস্ত হোয়ো না, আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি—কিন্তু, লইচিটা কিছু কম পড়বে বোধ হচ্ছে।

নিবারণ। তা হলে কী হবে শিব্!

শিবচরণ। ঐ দেখো! মিছিমিছি ভাব কেন? সে সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন কেবল সন্দেশ-গুলো এসে পেণছলে বাঁচি। আমার তো বোধ হচ্ছে, ময়রা বেটা বায়না নিয়ে ফাঁকি দিলে।

নিবারণ। বলো কী ভাই!

শিবচরণ। বাস্ত হোয়ো না। আমি সব দেখে শুনে নিচ্ছি।

[শিবচরণ ও নিবারণের প্রস্থান

চন্দ্রকাল্ত। ওরে বিনা, খাবার লোভে চলেছিস ব্রঝি? বিনোদ। কেন, তোমার লোভ একেবারে নেই নাকি? চন্দ্রকানত। কাজ আছে যে।

বিনোদ। কাজ তো ফতে হয়ে গেছে, আবার কী?

চন্দ্রকানত। যে কাজ হয়ে গেছে সে তো ব্যক্তিগত। এখন লড়াই বাকি আছে হিউম্যানিটির জন্যে।

বিনোর। বাস্রে, এই অর্থেক রাত্তিরে শেষকালে হিউম্যানিটি নিয়ে পড়তে হবে?

চন্দ্রকানত। হিউম্যানিটির জন্যে যত ষড়যন্ত্র সে তো অর্ধেক রাত্তিরেই।

विताम। कान् म्इनाश काक कत्रक शत वरला भूनि।

চন্দ্রকানত। বাসরঘরের রুম্ধ দুর্গ আজ আমরা স্টর্ম করব।

বিনোদ। আমরা ভীর্, সামান্য প্র্যুষজাত মান্ত— আমাদের শ্বারা কি এত বড়ো বিশ্বব ঘটতে পারবে?

চন্দ্রকানত। নিজেকে ক্ষ্মুদ্র জ্ঞান কোরো না বিনোদ! ভেবে দেখো, দ্রেভায়নে যারা সেতুবন্ধন করেছিল জীব হিসাবে তারাও যে আমাদের চেরে খ্র বেশি শ্রেষ্ঠ ছিল তার প্রমাণ নেই—এমন-কি, এক-আধটা বাহ্য বাহ্মুল্য ছাড়া অনেক বিষয়েই মিল ছিল; মহৎ লক্ষ্য হৃদয়ে রেখে তারাও হেংটে সম্মুদ্র পার হল। আর, আমাদের কেবলমার এই দরজাট্মুকু পার হতে হবে। এতকাল এই বাসরঘরের সামনে স্থা-প্রমুষের যে বিচ্ছেদসম্মুদ্র বিরাজ করেছে কেবল একটিমার মহাবীর বরবেশে সেটা লক্ষ্মন করবার অধিকারী; কিন্দ্রিক্ধ্যার বাকি সকলকেই এ পারে পড়ে থাকতে হয়, এই অগোরব যদি আমারা মোচন করতে না পারি তা হলে ধিক্ আমাদের পোর্ম্থ!

বিনোদ ৷ হিয়ার হিয়ার !

চন্দ্রকানত। এতদিন সেখানে কেবল ভুজম্ণালের শাসনই বলবান ছিল। আজ বংগ্যাপসাগরের উত্তর তীর থেকে হিমালয়ের দক্ষিণপ্রান্ত পর্যন্ত সকল প্রব্যে এককপ্ঠে বলো দেখি, 'নাহি কি বল এ ভজ-অর্গলে?'

বিনোদ। আছে আছে!

চন্দ্রকাশ্ত । নবয়ন্থে পার্বদের কারখানাঘর-আফিসঘরের সামনে ফেমিনিজ্মা এর আফ্রমণ চলছে, আজ বাসরঘরের সামনে আমরা ম্যাস্কুলিনিজ্মা প্রচার করব। আমরা যুগান্তরের পাইওনিয়ার।

বিনোদ। জয়, প্রুষজাতিকী জয়!

চন্দ্রকালত। অত্যাচারকারিণীদের সিংহাসন আজ বিচলিত হোক। আবার বলো, জয় পর্ব্য-জাতিকী জয়। গদাঁই, গদাই, গদাই, গদাইর, ভীর্, ট্রেটর্, এসো তুমি, খোলো রুন্ধন্বার, ভাঙো পরুর্বজাতির অপমানের বাধা!

বিনোদ। চন্দরদা, ওকে স্পেশ্যাল কন্সেশন দিয়ে এরা কিনে নিয়েছে—ডিভাইড অ্যান্ড্রুল্ প্রিসি। ওকে সহজে পাওয়া যাবে না।

চন্দ্রকালত। সে কিছনতেই হচ্ছে না। আজ অসম্মানিত প্রব্যজ্ঞাতির আহনান তার মৃণ্ধ হৃদয়ে গিয়ে পেশছবেই। গদাই! গদাধর! বিশ্বাসঘাতক! স্বজাতিবিদ্রোহী কাপ্রব্য!

গদাই ইন্দ্মতী ও কমলের প্রবেশ

কমল। এখানে দাঁড়িয়ে আপনারা করছেন কী?

চন্দ্রকাশ্ত। সিভিশন্।

ইন্দ্। আপনাদের সাহস তো কম নয়!

চন্দ্রকানত। শার্টহ্যান্ড-লিখিয়ে রিপোর্টার কেউ উপস্থিত ছিল না, তাই ভাষাটা হয়তো কিছ্ অসংখত হয়েছিল। আর কিছ্ই নয়, আমরা বলছিল্ম, 'ভাগ্যদেবীগণ, র্ম্পেবার খোলো— পাপীদের ক্ষমা করবার প্রত্যক্ষ আনন্দটা ভোগ করে নাও, তাতে স্বর্গেরও গোরব, মর্ত্যেরও পরিত্রাণ।'

শেষরক্ষা ৬৯৭

ইন্দ্। ধারা ক্ষমা করবার ধোগ্য তাদের তো ক্ষমা হয়ে গেছে।
চন্দ্রকানত। এত বড়ো নিষ্ঠার কথাটা বলতে পারলেন দয়াময়ী? দেবী, আমিই কি পাপিষ্ঠতম?
এদের দাজনের চেয়েও অধম?

ইন্দু। তিনি আপনাকে উন্ধারের আশা ছেড়ে দিয়েছেন।

চন্দ্রকানত। দেবী, সেটা কি তাঁর পক্ষে আমার চেয়ে কম শোচনীয়? যিনি তারিণী তাঁর জন্যে বিদ একটা বাঁধা-পাপীর বরান্দ না থাকে তবে তো একেবারে বেকার তিনি। যাকে বলে আনএমন্ত্রমন্থ ক্রেমন্থ বড়োবউ, তোমার অনুপদ্খিতিতে যদি দৈবাং আমার সংশোধন হয়ে বায়, যদি তোমার জন্যে সব্র করতে না পারি, যদি পরিত্রাণের দোসরা পথ জনুটে যায়, তা হলে সেটাতে কি তোমারই যশ না আমারই!

#### ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি। আঃ কী মিছেমিছি চে'চাচ্ছ!

চন্দ্রকানত! মিছেমিছি নয় দেবী! প্থিবীস্ক্রণ লোক চেন্টাচ্ছে পরিত্রাণের দরবারে— কেউ-বা ধর্মে, কেউ-বা কর্মে, কেউ-বা পলিটিক্সে, আর আমিই থদি চুপ করে থাকব তা হলে নিতানতই ঠকব যে। এই দুটি ভাগ্যবানদের দিকে তাকিয়ে আমি আর থাকতে পারল্মে না। একট্ব চেন্টিয়েছি, ফলও পেয়েছি— এখন যবনিকাপতনের পূর্বে দয়াময়ীদের বন্দনাটা সেরে নিই।

প্রথমে চন্দ্রকান্ত পরে সকলে মিলিয়া বাউলের সরে যার অদ্যুক্ত যেমনি জ্বটেছে সেই আমাদের ভালো। আমাদের এই আঁধার ঘরে मन्धाश्रमीश ज्वाला। কেউ-বা অতি জবলজবল, কেউ-বা দ্লান ছলছল— কেউ-বা কিছু, দহন করে, কেউ-বা স্নিশ্ধ আলো। ন্তন প্রেমে ন্তন বধ্ আগাগোড়া কেবল মধ্, পুরাতনে অম্ল মধুর-একটুকু ঝাঁঝাঁলো। বাক্য যখন বিদায় করে চক্ষ্ম এসে পায়ে ধরে, রাগের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালো। আমরা তৃষ্ণা তোমরা সুধা, তোমরা তৃগ্তি আমরা ক্ষ্মা, তোমার কথা বলতে কবির কথা ফুরালো। ষে মূর্তি নয়নে জাগে সবই আমার ভালো লাগে— কেউ-বা দিবি। গৌরবরন, কেউ-বা দিবি। কালো।

# পরিত্রাণ

প্রকাশ : ১৯২৯

### প্রথম অধ্ক

## প্রথম দৃশ্য

#### ধনঞ্জয় ও প্রজাগণ

প্রজা। থাকতে পারলমে না যে ঠাকুর। তাই তোমাকে ধরে নিয়ে চলেছি।

ধনপ্তা। আমাকে নিয়ে তোদের কী হবে বল্তো।

প্রজা। মাঝে মাঝে তোমাকে না দেখতে পেলে যে—

ধনপ্রয়। তোরা ভাবছিস তোরাই আমাকে ধরে এনেছিস। তা নর রে— অমিই তোদের খবর দিতে বেরিয়েছি—

প্রজা। কিসের খবর ঠাকুর?

ধনজায়। দুঃখের দিন আসছে।

প্ৰজা। বল কী প্ৰভু?

ধনঞ্জয়। হাঁরে, আমি ধরণীর কান্না শ্বনতে পাই যে।

প্রজা। কোথায় পালাব?

ধনজয়। পালাব না রে, তাকে ব্রেথ নেব— ভিতরে এসে দৃঃখটাকে দেখব বাইরে।

গান

তুমি বাহির থেকে দিলে বিষম তাড়া—
তাই ভয়ে ঘোরায় দিক্-বিদিকে
শেষে অন্তরে পাই সাড়া।

আমি তোদের ডাকছি— সবাই আমার ব্রকের ভিতরে আয়, সেইখান থেকে নিভারে দেখবি তুফানের দাপট, মরণের চোখ-রাঙানি।

প্রজা। তুমি যেখানে ডাক দাও ঠাকুর সেখানে যাবার পথ পাই নে বে।

ধনঞ্জয়।

যখন হারাই বন্ধ-ঘরের তালা,

यथन जन्ध नयन, भावन काला,

তখন অশ্ধকারে ল্বকিয়ে শ্বারে

শিকলে দাও নাড়া।

ঘ্ম যথন ভাঙবে তখনই দরজা খোলবার সময় আসবে রে।

প্রজা। ঘুম যে ভাঙে না।

ধনঞ্জয়। সেইজন্যেই তাড়া লাগছে, নইলে দ্বঃথ আসবে কেন।

যত দ্বংখ আমার দ্বংস্বপনে,

সে-যে ঘুমের ঘোরেই আসে মনে,

ঠেলা দিয়ে মায়ার আবেশ

করো গো দেশছাড়া।

অজ্ঞান হয়ে থাকিস বলেই তো স্বশ্নের চোটে তোরা গাঙরে মরিস।

প্রজা। রাজার পেয়াদা এসে যখন মার লাগায়? সেটাকে তুমি স্বানন বল নাকি?

ধনপ্রয়। তা না তো কী? স্বশেনর হাজার লক্ষ মুখোশ আছে; রাজার মুখোশ পরেও আসে— তোদের অচৈতন্য নিয়েই তোদের সে মারে, তার হাতে আর কোনো অস্ম নেই। আমি আপন মনের মারেই মরি
শেষে দশ জনারে দোষী করি—
আমি চোথ বাজে পথ পাই নে ব'লে
কে'দে ভাসাই পাড়া।

দেখ, আমি এই কথা তোদের বলতে এসেছি—সংসারে তোরাই দৃঃখ এনেছিস।

প্রজা। সে কী কথা ঠাকুর, আমরা দ্বঃখ পাই, আমরা তো দ্বঃখ দিই নে। আমাদের সে শক্তিই নেই।

ধনপ্রয়। ওরে বোকা, মার খাবার জন্যে যে তৈরি হয়ে আছে মারের ফসল ফলাবার মাটি সে যে চষে রেখেছে। তোদেরই অপরাধ সব চেয়ে বেশি—তোরা তোদের অন্তর্যামী ঠাকুরকে লঙ্জা দিয়েছিস, তাই এত দুঃখ।

প্রজা। আমরা কী করব বলে দাও।

ধনঞ্জয়। আর কত বলব? বার বার বলছি ভয় নেই, ভয় নেই, ভয় নেই।

গান

নাই ভয়, নাই ভয় নাই রে।
থাক্ পড়ে থাক্ ভয় বাইরে!
জাগো মৃত্যুঞ্জয় চিত্তে
থৈ-থৈ-নত্ন-নৃত্যে,
ওরে মন বন্ধনছিল
দাও তালি তাই তাই তাই রে।

প্রজা। ঠাকুর, ঐ যেন কে আসছে?

ধনঞ্জয়। আসতে দে।

প্রজা। কী জানি, খনে হবে কি ডাকাত হবে, এই অন্ধকার রাত্তিরে বেরিয়েছে।

ধনঞ্জয়। খানেকে তোরাই খানে করিস, ডাকাতকে করে তুলিস ডাকাত। খাড়া দাঁড়িয়ে থাক্। প্রজা। প্রভু, বিপদ ঘটতে পারে। আমরা বরণ্ড একটা সরে দাঁড়াই—একেবারে সামনে এসে পাড়বে—তখন—

ধনজার। ওরে বোকারা, পিছন দিকে বিপদ যখন মারে তখন আর বাঁচোয়া নেই—ব্রুক পেতে দিতে পারিস, বিপদ তা হলে নিজেই পিছন ফিরবে।

#### বসন্তরায় ও একজন পাঠানের প্রবেশ

পাঠান। কোন্ হ্যায় রে!

প্রজা। দোহাই বাবা, আমরা চাষি লোক-

পাঠান। রাত্তিরে কী করতে বেরিয়েছিস?

ধনপ্রয়। রাত্তিরে বারা বেরোয় তাদের সঙ্গে মিলন হবে বলেই বেরিয়েছি। দিনে মিলি কাজের লোকের সঙ্গে, রাত্তিরে মিলি অকাজের লোকের সঙ্গে।

পাঠান। ভয় ভর নেই?

ধনপ্রয়। দাদা, তোমারও তো ভয় ডর নেই দেখছি। দুই নির্ভয়ে সামনাসামনি দেখাসাক্ষা হল—এ তো পরম আনন্দ। (প্রজাদের প্রতি) যাস কোথায় তোরা! চেনাশোনা করে নে-না।

বসন্ত। ভাবে বোধ হচ্ছে, তুমিই ধনঞ্জয় ঠাকুর, কেমন, ঠিক ঠাউর্বেছি কি না?

ধনঞ্জর। ধরা পড়েছি। রাত-কানা নও তুমি।

বসন্ত। তেমন মান্য অন্ধকারেও চোখে পড়ে।

ধনঞ্জয়। তুমিও তো অন্ধকারে ঢাকা পড়বার লোক নও, খুড়ো মহারাজ!

পাঠান। যাঃ চলে! সব ফে'সে গেল!

ধনপ্রায়। কী ফাসল দাদা!

পাঠান। মহারাজের সঙ্গে ঠিক যে সময়টিতে একলা আলাপ জমিয়েছিল,ম, তুমি এসে বাগড়া দিলে।

ধনঞ্জয়। খাঁ-সাহেব, তুমি জান না, বাগড়া দিয়েই আলাপ জমান যিনি বড়ো আলাপী।

70-(

আমার পথে পথেই পাথর ছড়ানো।
তাই তো তোমার বাণী বাজে
ঝর্না-ঝরানো।

আমার বাঁশি তোমার হাতে ফুটোর পরে ফুটো তাতে, তাই শুনি স্কুর অমন মধ্বর

পরান-ভরানো।

তোমার হাওয়া যখন জাগে
আমার পালে বাধা লাগে,
এমন করে গায়ে প'ডে

সাগর-তরানো।

ছাড়া পেলে একেবারে রথ কি তোমার চলতে পারে? তোমার হাতে আমার খোড়া

লাগাম-পরানো।

বসন্ত। খাঁ-সাহেব, এই তো জমে গেল। আজ পথে বাধা পেয়েছিল্ম বলেই তো। যিনি বাগড়া দেন জয় হোক তাঁর।

ধনঞ্জয়। আজ বেরিয়েছ কোন্ ডাকে মহারাজ?

বসন্ত। যশোরে চলেছিল্ম। ঠাকুর, গ্রামে ডাকাত পড়েছে খবর পেয়ে লোকজনদের সব পাঠিয়ে দিয়েছি। তাই খাঁ-সাহেবকে নিয়ে এই রাস্তার মধ্যেই মজলিশ জমে গেল।

ধনঞ্জয়। রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ-মজলিশেই মজা মহারাজ। আমিও তোমার এ সভায় হঠাৎ-দরবারী।

গান

তুমি হঠাৎ-হাওয়ায় ভেসে-আসা ধন—
তাই হঠাৎ-পাওয়ায় চমকে ওঠে মন।

বসন্ত। বেশ, বেশ ঠাকুর। যা নিত্যি জোটে তা থাক্ পড়ে— এই হঠাতের টানেই তো বাঁধন কাটে।

ধনপ্রয়।

গোপন পথে আপন মনে বাহির হও যে কোন্লগনে, হঠাং-গদ্ধে মাতাও সমীরণ!

বসনত। হার হার ঠাকুর—বড়ো শ্ভক্ষণেই বেরিয়েছিল্ম—দেহমন শিউরে উঠছে। ধনঞ্জয়। নিত্য ষেথায় আনাগোনা

হয় না সেথায় চেনাশোনা,

উড়িয়ে ধ্বলো আসছে কতই জন।

বসনত। আহা, ভিড়ের মধ্যে হল না দেখা! দিন বৃথা গেল।

ধনপ্রয়।

কখন পথের বাহির থেকে হঠাং বাঁশি যায় যে ডেকে

পথহারাকে করে সচেতন।

বস্ত। এসো ঠাকুর, একবার কোলাকুলি করে নিই।

প্রজা। কোথায় চলেছ মহারাজ?

বসন্ত। প্রতাপ আমাকে ডেকেছে, তাই যশোরে চলেছি।

প্রজা। রায়গড়ে ফিরে যাও আজ রাত্তিরেই।

বসন্ত। কেন বলো দেখি?

প্রজা। নানারকম গ্রুজব কানে আসে। ভালো লাগে না।

ধনঞ্জয়। কোথাকার অযাত্রা এরা সব? নিজেরাও চলবি নে ভয়ে, অন্যক্তেও চলতে দিবি নে?

প্রজা। দেখছ না ঠাকুর, পাঠানটা হঠাৎ কখন সরে গেল?

ধনপ্তার। তোদের সংগ ওর ভালো লাগল না, তাতে আর আশ্চর্য কীরে। স্বাই কি তোদের সহ্য করতে পারে?

প্রজা। তোমার সাদা মন, তুমি ব্রুবে না—ওর যে কী মতলব ছিল তা বোঝাই যাছে।

ধনপ্রয়। সাদা মনে বোঝা যায় না, ময়লা মনে বোঝা সহজ হয়, এ কথা নতুন শোনা গেল। বিশ্বাস নেই, উপর থেকে দেখিস দিঘির পানা, বিশ্বাস করে নীচে ভূব মারিস, দেখবি ভূব-জল। তোরা ডাঙা থেকেই মুখ ফিরিয়ে যাস, আমি না তলিয়ে দেখে ছাড়ি নে।

প্রজা। প্রভূ, রাগ যে হয়।

ধনঞ্জয়। সেইজন্যেই সংসারে কেবল রাগীকেই দেখিস—না রাগতিস, তা হলে যে রাগে না তাকেও দেখতে পেতিস।

## পাঠানের প**্নঃপ্রবেশ**

বসন্ত। এই-যে খাঁ-সাহেব ফিরেছ। তুমি যে ফারসি বয়েদ্গর্নিল শ্রনিয়েছিলে, ওগর্নিল আমাকে লিখে দিতে হবে।

পাঠান। দেব হ্জ্র, কিন্তু একটা কথা নিবেদন করি। (প্রজাদিগকে দেখাইয়া) এই এদের সরে যেতে বলো।

প্রজা। না, সে হবে না। আমরা ওঁকে ফেলে যাব না।

ধনঞ্জয়। কেন যাবি নে রে? ভারি অহংকার তোদের দেখি। তোরা হাল রক্ষাকর্তা, না?

প্রজা। তুমি যদি হৃকুম কর তো যাই।

ধনঞ্জয়। রক্ষা করবার যদি দরকার হয়, খাঁ-সাহেব একলা রক্ষা করতে পারবেন।

[ প্रজाদের প্রস্থান

পাঠান। মহারাজ, আমাকেই রক্ষা করো।

বসনত। সে কী কথা? কিছু বিপদ হয়েছে?

পাঠান। হয়েছে। আমি যদি আজ যশোরে ফিরে যাই, আমার প্রাণ থাকবে না।

বসন্ত। সর্বনাশ! কেন, কী অপরাধ করেছ?

পাঠান। প্রতাপাদিত্য রাজা কাল যখন আমাদের দুই ভাইকে রওনা করে দিলেন, তথন পথের মধ্যে আপনাকে খুন করবার হুকুম ছিল।

বসনত। কী বল খাঁ-সাহেব?

পাঠান। হাঁ, কিল্তু গোপনে। গ্যোপনও রইল না, তা ছাড়া আপনাকে মারা আমার দ্বারা হবে না, মনিবের হতুমেও না। এখন আপূনার মেহেরবানি চাই।

## বসনত। এখনই চলে যাও রায়গড়ে। তোমার কোনো ভয় নেই।

েলেলাম করিয়া পাঠানের প্রস্থান

ব্বে বড়ো বাজল ঠাকুর!

ধনঞ্জয়। বাজবে বৈকি ভাই। ভালোবাস যে—না বাজলে কি ভালো হত?

गान

কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারি ঘায়ে— নিবিড় বেদনাতে পলেক লাগে গায়ে।

বসন্ত। আহা, সার্থক হোক কাল্লা আমার।

ধনপ্রয় ৷

তোমার অভিসারে

যাব অগম পারে

চালতে পথে পথে বাজ্বক ব্যথা পায়ে।

বসন্ত। এই বাথার পথেই আমাকে চালাও প্রভূ! আমি আর কিছুই চাই নে।

ধনপ্রয়।

পরানে বাজে বাঁশি, নয়নে বহে ধারা—
দূখের মাধ্বরীতে করিল দিশাহারা ৷

সকলি নিবে কেড়ে দিবে না তবা ছেড়ে—

মন সরে না যেতে ফেলিলে এ কী দায়ে।

## ন্বিতীয় দুশ্য

মন্ত্রগাহে প্রতাপাদিতা ও মন্ত্রী

মন্ত্রী। মহারাজ, কাজটা কি ভালো হবে?

প্রতাপ। কোন্কাজটা?

মন্ত্রী। যেটা আদেশ করেছেন—

প্রতাপ। কী আদেশ করেছি?

মন্ত্রী। আপনার পিতৃব্য সন্বন্ধে—

প্রতাপ ৷ আমার পিতৃব্য সম্ব**ন্ধে ক**ী?

মন্দ্রী। মহারাজ আদেশ করেছিলেন, যখন রাজা বসন্তরায় যশোরে আসবার পথে শিম্পতিলির চটিতে আশ্রয় নেবেন, তথন—

প্রতাপ। তথন কী? কথাটা শেষ করেই ফেলো।

মন্ত্রী। তখন দ্বজন পাঠান গিয়ে—

প্রতাপ। হাঁ।

মন্ত্রী। তাঁকে নিহত করবে।

প্রতাপ। নিহত করবে! অমরকোষ খাঁজে বাঝি আর কোনো কথা খাঁজে পেলে না? নিহত করবে! মেরে ফেলবে কথাটা মাখে আনতে বাঝি বাখছে?

মল্টী। মহারাজ আমার ভাবটি ভালো বুঝতে পারেন নি।

প্রতাপ। বি**লক্ষণ ব্**ঝতে পেরেছি।

মন্ত্রী। আজ্ঞে মহারাজ, আমি--

র ৬। ২৩

প্রতাপ। তুমি শিশ্ব! খ্ন করাটা ষেখানে ধর্ম সেখানে না-করাটাই পাপ, এটা এখনো তোমার শিখতে বাকি আছে। পিতৃব্য বসন্তরায় নিজেকে দেলচ্ছের দাস বলে স্বীকার করেছেন। ক্ষত হলে নিজের বাহ্বকে কেটে ফেলা যায়, সে কথা মনে রেখো মন্ত্রী।

মন্ত্ৰী। যে-আছেও।

প্রতাপ । অমন তাড়াতাড়ি 'যে-আজে' বললে চলবে না। তুমি মনে করছ নিজের পিতৃব্যকে বধ করা সকল অবস্থাতেই পাপ। 'না' বোলো না, ঠিক এই কথাটাই তোমার মনে জাগছে। কিন্তু মনে কোরো না এর উত্তর নেই। পিতার অন্বরোধে ভূগ্ব তাঁর মাকে বধ করেছিলেন, আর ধর্মের অনুরোধে আমি আমার পিতৃব্যকে কেন বধ করব না?

মন্ত্রী। কিন্তু দিল্লীশ্বর যদি শোনেন, তবে---

প্রতাপ। আর যাই কর, দিল্লী বরের ভয় আমাকে দেখিয়ো না!

মশ্বী। প্রজারা জানতে পারলে কী বলবে?

প্রতাপ। জানতে পারলে তো।

মন্ত্রী। এ কথা কখনোই চাপা থাকবে না।

প্রতাপ। দেখো মন্ত্রী, কেবল ভয় দেখিয়ে আমাকে দ্বর্বল করে তোলবার জন্যেই কি তোমাকে রেথেছি?

মক্রী। মহারাজ, যুবরাজ উদয়াদিত্য-

প্রতাপ। দিল্লীশ্বর গোল, প্রজারা গোল, শেষকালে উদয়াদিতা! সেই স্তৈণ বালকটার কথা আমার কাছে তুলো না! দেখো দেখি মন্ত্রী, সে পাঠান দুটো এখনো এল না!

মশ্বী। সেটা তো আমার দোষ নয় মহারাজ।

প্রতাপ। দোষের কথা হচ্ছে না। দেরি কেন হচ্ছে তুমি কী অন্মান কর তাই জিল্ঞাসা করিছি।

মন্দ্রী। শিমলেতাল তো কাছে নয়। কাজ সেরে আসতে দেরি তো হবেই।

#### একজন পাঠানের প্রবেশ

প্রতাপ। কী হল?

পাঠান। মহারাজ, এতক্ষণে কাজ নিকেশ হয়ে গেছে।

প্রতাপ। সে কী রকম কথা? তবে তুমি জান না?

পাঠান। জানি বৈকি। কাজ শেষ হয়ে গেছে ভুল নেই, তবে আমি সে সময়ে উপস্থিত ছিল্ম না। আমার ভাই হোসেন খাঁর উপর ভার আছে, সে খ্ব হঃশিয়ার। মহারাজের প্রামশ্মতে আমি খ্যা রাজাসাহেবের লোকজনদের তফাত করেই চলে আসছি।

প্রতাপ। হোসেন যদি ফাঁকি দেয়।

পাঠান। তোবা। সে তেমন বেইমান নয়। মহারাজ, আমি আমার শির জামিন রাখলন্ম।

প্রতাপ। আছো, এইখানে হাজির থাকো, তোমার ভাই ফিরে এলে বক্শিশ মিলবে। (পাঠানের বাহিরে গমন) এটা যাতে প্রজারা টের না পায় সে চেষ্টা করতে হবে।

মন্দ্রী। মহারাজ, এ কথা গোপন থাকবে না।

প্রতাপ। কিসে তুমি জানলে?

মন্দ্রী। আপনার পিতৃব্যের প্রতি বিশেবষ আপনি তো কোনোদিন লুকোতে পারেন নি। এমন-কি, আপনার কন্যার বিবাহেও আপনি তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন নি— তিনি বিনা নিমন্ত্রণে এসেছিলেন। আর আজ আপনি অকারণে তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন, আর পথে এই কাণ্ডটি ঘটল, এমন অবস্থায় প্রজারা আপনাকেই মূল বলে জানবে।

প্রতাপ। তা হলেই তুমি খ্ব খ্নি হও! না?

মন্দ্রী। মহারাজ, এমন কথা কেন বলছেন? আপনার ধর্ম-অধর্ম পাপ-প্রণ্যের বিচার আমি

পরিত্রাণ ৭০৭

করি নে, কিন্তু রাজ্যের ভালোমন্দর কথাও যদি আমাকে ভারতে না দেবেন তবে আমি আছি কী করতে? কেবল প্রতিবাদ করে মহারাজের জেদ বাড়িয়ে তোলবার জন্যে?

প্রতাপ। আচ্ছা, ভালোমন্দর কথাটা কী ঠাওরালে শানি।

মন্ত্রী। আমি এই কথাই বলছি, পদে পদে প্রজাদের মনে অসন্তোষ বাড়িয়ে তুলবেন না। দেখন, মাধবপন্রের প্রজারা খনুব প্রবল এবং আপনার বিশেষ বাধ্য নয়। তারা রাজ্যের সীমানার কাছে থাকে, পাছে আপনার প্রতিবেশী শন্ত্রপক্ষের সঙ্গে যোগ দেয়, এই ভয়ে তাদের গায়ে হাত তোলা যায় না। সেইজন্য মাধবপন্র-শাসনের ভার য্বরাজের উপর দেবার কথা আমিই মহারাজকে বর্লোছলেম।

প্রতাপ। সে তো বলেছিলে। তার ফল কী হল দেখো-না। আজ দ্ব বংসরের খাজনা বাকি। সকল মহল থেকে টাকা এল, আর ওখান থেকে কী আদায় হল?

মন্দ্রী। আজে, আশীর্বাদ। তেমন সব বজ্জাত প্রজাও যুবরাজের পারের গোলাম হয়ে গেছে। টাকার চেয়ে কি তার কম দাম? সেই যুবরাজের কাছ থেকে আপনি মাধ্বপ্রের ভার কেড়ে নিলেন। সমস্তই উল্টে গেল। এর চেয়ে তাঁকে না পাঠানোই ভালো ছিল। সেখানকার প্রজারা তো হন্যে কুকুরের মতো খেপে রয়েছে— তার পরে যদি এই কথাটা প্রকাশ হয়, তা হলে কী হয় বলা যায় না। রাজকার্যে ছোটোদের অবজ্ঞা করতে নেই মহারাজ! অসহ্য হলেই ছোটোরা জোট বাঁধে, জোট বাঁধলেই ছোটোরা বড়ো হয়ে ওঠে।

প্রতাপ। সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী তো মাধবপারে থাকে?

মন্ত্ৰী। আভের হাঁ।

প্রতাপ। সেই বেটাই যত নন্দের গোড়া। ধর্মের ভেক ধরে সেই তো যত প্রজাকে নাচিয়ে তোলে। সেই তো প্রজাদের পরামর্শ দিয়ে খাজনা বন্ধ করিয়েছে। উদয়কে বলেছিল্ম যেমন করে হোক তাকে আচ্ছা করে শাসন করে দিতে। কিন্তু উদয়কে জান তো? এ দিকে তার না আছে তেজ, না আছে পৌর্ষ, কিন্তু একগায়েমির অন্ত নেই। ধনঞ্জয়কে শাসন দ্রে থাক তাকে আম্পর্ধা দিয়ে বাড়িয়ে তুলেছে। এবারে তার কণ্ঠীসন্দ্ধ কণ্ঠ চেপে ধরতে হচ্ছে, তার পরে দেখা যাবে তোমার মাধবপ্রের প্রজাদের কত বড়ো ব্রুকের পাটা! আর দেখা, লোকজন আজই সব ঠিক করে রাখো—খবরটা পাবামাত্রই রায়গড়ে গিয়ে বসতে হবে। সেইখানেই শ্রাম্থশান্তি করব— আমি ছাড়া উত্তরাধিকারী আর তো কাউকে দেখি নে।

## বসন্তরারের প্রবেশ। প্রতাপাদিত্য চমকিত হইরা দন্দারমান

বসন্ত। আমাকে কিসের ভয় প্রতাপ? আমি তোমার পিতৃব্য, তাতেও যদি বিশ্বাস না হয় আমি বৃশ্ধ, তোমার কোনো অনিষ্ট করি এমন শক্তি নেই।

প্রেতাপ নীরব

প্রতাপ, একবার রায়গড়ে চলো—ছেলেবেলা কতদিন সেখানে কাটিয়েছ— তার পরে বহুকাল সেখানে যাও নি।

প্রতাপ। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া সগর্জনে) খবরদার! ঐ পাঠানকে ছাড়িস নে!

[ দুত প্রস্থান

#### বসম্তরায়ের প্রম্থান। প্রতাপ ও মন্দ্রীর প্রনঃপ্রবেশ

প্রতাপ। দেখো মন্ত্রী, রাজকার্যে তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ দেখা যাচ্ছে।

মল্টী। মহারাজ, এ বিষয়ে আমার কোনো অপরাধ নেই।

প্রতাপ। এ বিষয়ের কথা তোমাকে কে বলছে? আমি বলছি, রাজকার্যে তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ দেখছি। সেদিন তোমাকে চিঠি রাখতে দিলেম, হারিয়ে ফেললে! আর-একদিন মনে আছে উমেশ রায়ের কাছে তোমাকে ষেতে বলেছিল্ম, তুমি লোক দিয়ে কাজ সেরেছিলে। মন্ত্রী। আন্তে মহারাজ—

প্রতাপ। চুপ করো! দোষ কাটাবার জন্যে মিথ্যে চেষ্টা কোরো না। যা হোক, তোমাকে জানিয়ে রাখছি, রাজকার্যে তুমি কিছুমাত্র মনোষোগ দিচ্ছ না। আর-একটা কথা তোমাকে বলে দিচ্ছি মন্ত্রী, সমসত ব্যাপারটার মধ্যে উদয় আছে। এমনি করে সে নিজের চার দিকে জাল জড়াচ্ছে—এর পরে আমাকে দোষ দিতে পারবে না।

## তৃতীয় দৃশ্য

## উদয়াদিত্যের শয়নকক্ষ

## উদয়াদিত্য ও স্বরমা

উদয়। যাক, চুকল। স্রমা। কী চুকল।

উদয়। আমার উপর মাধবপার শাসনের ভার মহারাজ রেখেছিলেন। টাকায় আট আনা বাদিধ ধরে থাজনা আদায়ের হঠাৎ হাকুম এল। বাদিট নেই, এবারে সেখানে অজন্মা— তাই আমি—

সুরমা। আমি তো তোমাকে আমার গহনাগুলো দিতে চেয়েছিলুম। তার থেকে—

উদয়। তোমার গহনা কেনে এত বড়ো বুকের পাটা এ রাজ্যে আছে? আমি মহারাজকে বললুম, মাধবপুর থেকে বৃদ্ধি খাজনা আমি কোনোমতেই আদায় করতে পারব না। শুনে তিনি মাধবপুর আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন। তিনি এখন কেবলই সৈন্য বাড়াচ্ছেন, অস্ত্র কিনছেন, টাকা তাঁর নিতান্ত চাই—তা প্রজা বাঁচুক আর মর্ক।

স্বরমা। পরগনা তো কেড়ে নিলেন, কিন্তু তুমি চলে এলে প্রজারা যে মরবে!

উদয়। আমি ঠিক করেছি, যে করে হোক তাদের পেটের ভাতটা জোগাব। শ্বনতে পেলে মহারাজ খ্রিশ হবেন না—িনশ্চয় ভাববেন, আমি তাদের প্রশ্রয় দিছে। উনি মনে করেন, আমি দয়া দিয়ে নাম কিনি। কিন্তু তোমার ঘরে আজ ফ্রলের মালার ঘটা কেন?

স্বমা। রাজপ্রকে রাজসভায় যখন চিনলে না তখন যে তাকে চিনেছে সে তাকে মালা দিয়ে বরণ করবে।

উদয়। সত্যি নাকি! তোমার ঘরে রাজপত্ত আসা যাওয়া করেন? তিনি কে শ্রনি? এ খবরটা জানতম না!

স্বরমা। রামচন্দ্র যেমন ভূলেছিলেন তিনি অবতার, তোমারও সেই দশা। কিন্তু ভক্তকে ভোলাতে পারবে না!

উদয়। রাজপত্ত্ত! রাজার ঘরে কোনো জন্মে পত্ত জন্মাবে না, বিধাতার এই অভিশাপ। সত্ত্রমা। সে কী কথা?

উদয়। রাজার ঘরে উত্তরাধিকারীই জন্মায়, পুত্র জন্মায় না।

স্রমা। এ তুমি মনের ক্ষোভে বলছ।

উদয়। কথাটা কি ন্তন যে ক্ষোভ হবে? যখন এতট্কু ছিল্ম তখন থেকে মহারাজ এইটেই দেখছেন যে, আমি তাঁর রাজ্যভার বইবার যোগ্য কি না? কেবলই পরীক্ষা; দেনহ নেই।

সরমা। প্রিয়তম, দরকার কী স্নেহের। খ্র কঠোর পরীক্ষাতেও তোমার জিত হবে। তোমার মতো রাজার ছেলে কোন্ রাজা পেরেছে?

উদয়। বল কী? পরীক্ষক তোমার পরামর্শ নিয়ে বিচার করবেন না, সেটা বেশ ব্রুষতে পারছি।

স্ব্রমা। কারো প্রামশ নিয়ে বিচার করতে হবে না—আগ্ননের প্রীক্ষাতেও সীতার চুল পোড়ে নি! তুমি রাজ্যভার বহনের উপযুক্ত নও. এ কথা বললেই হল? এত বড়ো অবিচার কি জগতে কখনো টিকতে পারে?

উদয়। রাজাভারটা নাই-বা ঘাড়ের উপর পড়ল, তাতেই বা দৃঃখ কিসের?

স্ব্রমা। না, না, ও কথা তোমার মুখে আমার সহ্য হয় না। ভগবান তোমাকে রাজার ছেলে করে পাঠিয়েছেন, সে কথা বৃত্তির অমন করে উড়িয়ে দিতে আছে! না-হয় দ্বঃখই পেতে হবে— তা বলে— উদয়। আমি দ্বঃখের প্রোয়া রাখি নে। তুমি আমার ঘরে এসেছ, তোমাকে সৃথী করতে

পারি নে, আমার পৌরুষে সেই ধিকার!

স্বমা। যে সুখ দিয়েছ তাই যেন জন্মজন্মান্তরে পাই।

উদয়। সূখ যদি পেয়ে থাক তো নিজের গুণে, আমার শক্তিতে নয়। এ ঘরে আমার আদর নেই বলে তোমারও যে অপমান ঘটে; এমন-কি, মাও যে তোমাকে অবজ্ঞা করেন।

স্বমা। আমার সব সম্মান যে তোমার প্রেমে, সে তো কেউ কাড়তে পারে নি।

উদয়। তোমার পিতা শ্রীপ্ররাজ কিনা যশোরের অধীনতা স্বীকার করেন না— সেই হয়েছে তোমার অপরাধ— মহারাজ তোমার উপর রাগ দেখিয়ে তার শোধ তুলতে চান।

त्रभरथा। नामा, नामा!

উদয় ৷ কে ও! বিভা বুঝি? (শ্বার খুলিয়া) কী বিভা? কী হয়েছে?

বিভা। একটা কান্ড হয়ে গেছে। আমি আর বাঁচি নে!

[মুখ ঢাকিয়া কামা

স্রমা। (বিভার গলা জড়াইয়া ধরিয়া) কী হয়েছে ভাই, বল্!

বিভা। আর-বার যখন উনি এখানে এসেছিলেন, ঠাট্টার সম্পর্ক ধরে ওঁকে কে ঠাট্টা করেছিল। স্বুরমা। সে তো জানি, ঐ লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়া মাখনটা ওঁর কাপড়ের সঞ্গে একটা লেজ জ্বড়ে দিয়েছিল— বলেছিল— উনি রামচন্দ্র নন, রামদাস।

বিভা। সে কথা তাঁরা ভূলতে পারেন নি। এবার এসে ঠাট্টায় জিততে পণ করে ওঁর রমাই ভাঁড়কে মেয়ে সাজিয়ে বাড়ির মধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—মাকে কী-একটা যা-তা বলেছে।

উদয়। সর্বনাশ!

বিভা। আমি তাকে দেখেই চিনতে পেরেছিল্ম—মোহন মালকে বলে তখনই তাকে বিদায় করে দিয়েছি। কিন্তু কী জানি যদি কেউ ব্রুঝতে পেরে থাকে!

উদয়। তোমার কি মনে হয় মা টের পেয়েছিলেন?

বিভা। হতেও পারে মা হয়তো টের পেয়েছেন, কিন্তু অপমানটা পাছে ছড়িয়ে পড়ে, তাই চুপ করে গেলেন।

উদয়। মা কথনো এত বড়ো সর্বনেশে কথাটা বাবাকে বলবেন না।

विछा। তा वलरावन ना, किन्छू क्यान करत व्यव आत क्रिके खानरह कि ना।

স্বরমা। বিভা, ভয় পাস নে, নিশ্চয় কেউ টের পায় নি। পেলে এতক্ষণ আগন্ন দাউ দাউ করে জনলে উঠত।

উদয়। ব্যাপার তো কাল হয়ে গেছে?

বিভা। হাঁ।

উদয়। তা হলে আমি বলে দিচ্ছি ফাঁড়া কেটে গেছে। বিচার করতে মহারাজের এক মৃহ্ত বিলম্ব হয় না। খবর পেলে কালকের রাতটা কাটত না। তব্ এক কাজ কর্, বিভা তুই এখনই যা। রামচন্দ্রকে বল্, এ বাড়ি থেকে চলে যেতে, যেন কিছুমান্ত বিলম্ব না করেন।

বিভা। তুমি বলো-না দাদা, আমার কথা যদি না শোনেন।

উদয়। না, আমি তাকে যেতে বললে সে অপমান বোধ করবে।

সরমা। রাজা হলেই কি মানুষ নিজের খেয়াল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না?
উদয়। সামান্য একটা মেয়েলি ঠাটার হার-জিতের কথা এই যশোরের রাজবাড়িতে স্বশ্নেও
ভাবতে পারে, এত বড়ো নির্বোধ! এখানেও খেয়ালের রাজত্ব বটে, কিন্তু কতবড়ো সব খেয়াল—
বিধির লিখনকে মুছে ফেলে রক্তের অক্ষরে নতুন লিখন বসিয়ে দেওয়ার খেয়াল।

বসন্তরায়ের প্রবেশ

উদয়। একি, দাদামশায় যে! স্বন্দ? না মতিভ্রম?

বসম্ত।

গান

আজ তোমারে দেখতে এলেম

অনেক দিনের পরে।
ভর কিছু নেই, সুখে থাকো,
অধিক ক্ষণ থাকব নাকো—

এসেছি এক নিমেষের তরে।
দেখব শুখু মুখখানি,
শানব দুটি মধুর বাণী,
আড়াল থেকে হাসি দেখে
চলে যাব দেশান্তরে।

স্বমা। দাদামশায়, কারো মুখে হাসি দেখবার জন্যে তোমাকে কোনোদিন আড়ালে থাকতে হয় নি।

উদয়। তুমি ধাই বল, হাসি দেখে দেশাশ্তরে খেতে ইচ্ছে হয় এমন হাসি আমরা কেউ হাসি নে। স্রেমা। তুমি যে এলে আমরা কোনো খবর জনতুম না।

বসন্ত। দিদি, এ সংসারে প্রত্যক্ষ এসে না পেশছলে, কে আসবে কে না আসবে তার ঠিক খবরটি তো পাওয়া বার না।

স্বরমা। ওটা শশ্করাচার্যের মতো কথা হল। তোমার ঐ হাসিম্থে এমন কথা মানার না।

বসনত। সে কথা মিথ্যে বলিস নি ভাই। সংসার অনিতা, জীবন অনিশ্চিত, এ-সব কথা ঘোর মিথো। তোদের মুখ যখনই দেখি তখনই সংসার নিতা, তখনই জীবন চিরদিনের, তা যেদিন মরি আর যেদিন বাঁচি।

স্ব্রমা: যে অমৃত-মুখের কথা বললে সেটিকে তোমার ত্যিত চক্ষ্ম খ'বজে বেড়াচ্ছে, আমি কি বুঝতে পারছি নে?

বসন্ত। ওটা ভাই, মিথো অভিমানের কথা বর্লাল, মহাদেব বৃক্তের মধ্যে রেখেছেন অম্পর্নাকে, আর মাথার উপরে রেখেছেন গণ্গাকে— কাউকেই তাঁর ছাড়লে একদন্ড চলে না— তাঁর প্রাণের অমজল দ্বইই সমান চাই।

স্রমা। আর আমার ঠাক্র্নদিদি! এখানে এসেই ব্ঝি ভুললে?

বসন্ত। তিনি তো আমার চাঁদ। বিধাতা আমার কপালে লিখে দিয়েছেন। তাঁকে ভুলেও ভোলবার জো নেই।

সর্রমা। তিনি চাঁদের মতোই চুপ করে থাকেন বটে, আমি বোধ হয় গণ্গার মতোই মুখরা। বসন্ত। সে কথা অস্বীকার করতে পারি নে। চক্ষ্ব ব্রুক্তে ঐ স্নিন্ধ কলকণ্ঠ নিয়তই মনে মনে শুনতে পাই।

স্রমা। এত স্তৃতিবাক্যও চতুর্ম্ব তোমার এক মুখে জোগান কী করে?

বসশত। সে আমার এই বাগ্বাদিনীর গ্রেশ—বিধিরও নয়, আমারও নয়।

স্বমা। আর নয় দাদামশায়, মিণ্টির পরিমাণটা একলার পক্ষে কিছ্ব বেশি হয়ে উঠেছে।

## বিভার দ্রুত প্রবেশ

বসনত। বিভা! কী হয়েছে দিদি, তোমার মূখ অমন কেন?

বিভা। মহারাজের কানে গিয়েছে।

উদয়। কী সর্বনাশ! কেমন করে গেল? মা কিছু বলেছেন না কি?

বিজা। না, খা বলেন নি। ওঁরা নিজেই থাকতে পারেন নি। এই নিয়ে আমাদের রাজবাড়ির লোকদের কাছে বড়াই করতে গিয়েছেন—তার থেকেই রাষ্ট্র হয়েছে।

বসন্ত। কী হয়েছে ব্যাপারটা?

উদয়। রামচন্দ্র ছেলেমান্ষি করে অন্তঃপরের তার ভাঁড়কে পাঠিয়েছিল মেয়ে সাজিয়ে। সে কথা মহারাজের কানে উঠেছে, এখন কী হয় কিছুই বলা যায় না।

বসন্ত। আমি একবার প্রতাপের কাছে যাই।

উদয়। এখন কিছু বোলো না— উলটো হবে। আগে দেখি মহারাজ কী হুকুম দেন। সুরুমা। হুকুম ধাই দিন, এখনই ধশোর ছেড়ে ওঁদের পালানো চাই।

## রামমোহন মালের প্রবেশ

রামমোহন। (বিভার প্রতি) তোমাকে খংজে বেড়াচ্ছি মা, ঘরে দেখতে পেল্ম না, তাই এখানে এল্ম।

বিভা। (সভয়ে) কেন, কেন, কী হয়েছে!

রামমোহন। কিছুই হয় নি। আজ্ঞ কতকাল পরে মায়ের দেখা পেয়েছি। চারজোড়া শাঁখা এনেছি তুমি পরো, আমি দেখে যাই।

উদয়। রামমোহন, তোমাদের নোকো সব তৈরি আছে?

রামমোহন। এখনই কিসের তৈরি ব্বরাজ কতদিন পরে আমাদের আসা, এখন তো শিগগির মাকে ছেডে যাছিছ নে।

বিভা। মোহন, এখনই নোকো তৈরি কর্ গে— একট্ও দেরি করিস নে।

রামমোহন। কেন মা?

বিভাঃ বিপদ ঘটিরেছে— তুই তো সব জানিস। ঐ-যে ভাঁড় এসেছিল অন্তঃপরে। সে কথা মহারাজের কানে গিয়েছে।

রামমোহন। বেশ তো, এখনই তার মৃশ্চু নেন-না—তার নোংরা মৃখটা বন্ধ হলে আমরাও বাঁচি। আমি ধরে এনে দেব তাকে—ভাবনা নেই।

উদয়। রামমোহন, সে কীটটাকে কেউ ছোঁবেও না, তার চেয়ে বড়ো বিপদের ভয় আছে। তোমাদের সব চেয়ে বড়ো যে ছিপ নোকো তার দাঁড়ি কত?

রামমোহন। চৌযট্টি জন।

উদয়। সেই নোকোটা আমার এই জানলার সামনের ঘাটে এখনই তৈরি করে আনো। আজ রান্তিরেই কোনোমতে রওনা করে দিতে হবে।

রামমোহন। দেরি হবে না ধ্বরাজ, দশ্ড দ্বেরকের মধ্যে সব তৈরি করে রেখে দেব। কী করতে হবে বলে দাও।

উদয়। এই জানলা দিয়ে তাঁকে নাবিয়ে দিতে হবে, তার পরে রাতারাতি তোরা দাঁড় টেনে চলে যাবি।

[ तामरमाश्रत्नत अभ्यान । विका विजन्ना शिक्ता मृत्य जनन निम्ना स्तापन

বসন্ত। দিদি, ভয় করিস নে, ভগবানের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি বে'চে থাকতে তোর ভয় নেই রে।

বিভা। ভয় না, দাদামশায়, লজ্জা! ছি ছি, কী লজ্জা! রাজার ছেলে হয়ে এমন ব্যবহার তো আমি ভাবতে পারি নে। জন্মের মতো আমার যে মাথা হেণ্ট হয়ে গেল। বসনত। এখন ও-সব কথা ভাবিস নে, আপাতত—

বিভা। অপরাধ করলে আমি নিজে মহারাজের কাছে মাপ চাইতে যেতুম। কিন্তু এ যে তারও বেশি। এ যে নীচতা। আমার মাপ চাইবার মূখ রইল না।

সূরমা। বিভা, এখন মনটা বিচলিত করিস নে।

বিভাগ বউদিদি, যদি মহারাজ শাস্তি দেন, আমার তো কিছুই বলবার থাকবে না। তাঁর সম্মান তাঁর মেয়ে-জামাইয়ের সুখদ্ঃখের চেয়ে অনেক বড়ো, তাঁর মেয়ে হয়ে এ কথা কি আমি ব্যুবতে পারি নে?

বসনত। এখন রামচন্দ্র আছেন কোথায়?

বিভা। বাইরের বৈঠকখানায় নাচগান জমিয়েছেন—শহর থেকে তিনি সব নাচওয়ালি জানিয়েছেন, আজ দুর্দিন ধরে এই-সব চলছে।

বসন্ত। কলি যখন সর্বনাশ করে তখন আমোদ করতে করতেই করে। যেমন করে পার বিভা, তুমি এখনই তাকে ডাকিয়ে আনাও।

্বিভার প্রস্থান

নেপথো। উদয়, উদয়! উদয়। ঐ-যে মহারাজ আসছেন।

[স্রমার পলায়ন

#### প্রতাপাদিত্যের প্রবেশ

প্রতাপ। শ্রেছ সব কথা?

উদয়। শ্রেছি।

প্রতাপ। লছমন সদারকে হ্রকুম করেছি, কাল সকালে রামচন্দ্র যখন শয়নঘর থেকে বেরিয়ে আসবে, তখন তার মুক্তু কাটা যাবে। আজ রাত্রে অনতঃপ্রুরের পাহারার ভার তে:মার উপরে।

উদয়। আমার উপরে মহারাজ? এ যে আমাকে শাহিত।

প্রতাপ ৷ শাস্তি আমাকেও নয়? তা বলে রাজার কর্তবা করতে হবে না?

বসন্ত। বাবা প্রতাপ! (প্রতাপাদিতা নির্ব্তর) বাবা প্রতাপ, এও কি সন্তব?

প্রতাপ। কেন সম্ভব নয়?

বসনত। ছেলেমান্ত্র, সে তো অবজ্ঞার পান্ন, সে কি তোমার ক্রোধের যোগ্য?

প্রতাপ: আগন্নে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়, এ কথা যে বোকা না'ও বোঝে তারও হাত পোড়ে। দুর্ব দিধ যার মাথায় জোগাতে পারে সে ব্লিখর ফলটা কী হবে সে কি তার মাথায় জোগায় না? দুঃখ এই, ব্লিখটা যখন মাথায় জোগাবে মাথাটা তখন দেহে থাকবে না।

বসনত। অপরাধ যে করে সে দ্বল, ক্ষমা যে করে শন্তি তারই, এ কথা ভূলো না।

প্রতাপ। দেখো পিতৃব্য ঠাকুর, রায়বংশের কিসে মান-অপমান সে বোধ যদি তোমার থাকবে তা হলে পাকা মাথায় আজ মোগল-বাদশার শিরোপা জড়িয়ে বেড়াতে পারতে কি? তোমারও লাস্থিত মাথার স্থান এই ধলায়, আমারই দৃ্রভাগ্য তোমাকে বাঁচিয়ে দিলে। এই তোমাকে স্পষ্ট বললুম। খুড়োমশায়, এখন আমার নিদ্রার সময়।

বসনত। ব্ৰেছে প্ৰতাপ, একবার যে ছবির তোমার খাপ থেকে বেরোয় রম্ভ না নিয়ে সে ফিরবে না। তা নিক, যে তার প্রথম লক্ষ্য ছিল এখনো তো সামনেই আছে। প্রতাপ, একবার বিভার কথা ভেবে দেখো।

প্রতাপ। আচ্ছা, তবে ডাকো বিভাকে।

বিভার প্রবেশ

ঐ-যে এসেছে। বিভা!

বিভা। মহারাজ!

প্রতাপ। সকল কথা শ্নেছ বিভা?

বিভা। হাঁ।

প্রতাপ। তোমার মাকে, আমাদের অন্তঃপরুরকে কী রকম অপমান করেছে, তা তো জান?

বিভা। জানি।

প্রতাপ। আমি যদি তার প্রাণদন্ড দিই তবে সেটা অন্যায় হবে কি?

বিভা। না

বসনত। দিদি, কী বললি দিদি! মহারাজের পায়ে ধরে মাপ চেয়ে নে।

[বিভা নির্ত্তর

প্রতাপ। খ্ড়ামহারাজ, মনে রেখো বিভা আমারই মেয়ে।

উদয়। মহারাজ, আপনি দন্ডদাতা, আপনিই শাস্তি দিন। কিন্তু এ শাস্তির দন্ডভার আমাদের উপরে দেবেন না।

প্রতাপ। কী বলতে চাও তুমি?

উদয়। পাহারা দেবার লোক মহারাজের অনেক আছে, তাদের স্নেহ নেই, এইজন্যে তাদের দৃষ্টি তীক্ষা হয়েই কর্তব্যপালন করবে। আমার উপরে পাহারা দেবার ভার দেবেন না।

প্রতাপ। লোক থাকবে আমার, কিন্তু দায় থাকবে তোমার।

উদয়। আমি আমার স্নেহকে অতিক্রম করতে পারব না।

প্রতাপ। না পার তো তারও জবাবদিহি আছে।

[ প্রস্থান

উদয়। কোথায় ফাঁক আছে, একবার দেখে আসি।

বসন্ত। কিন্তু, দাদা, তুমি এতে হাত যদি দাও তা হলে—

উদয়। তা হলে যা হবে সেটা তো এখনকার কথা নয়—এখনকার কথা হচ্ছে হাত দেওয়াই চাই।

## চতুর্থ দৃশ্য

## ন্ত্যসভা

## রামচন্দ্র। নটনটীর দল

#### রামমোহনের প্রবেশ

রামমোহন। একবার উঠে আস্কুন।

রামমোহন। শ্নতেই হবে।

রামচন্দ্র। কাল সকালে শন্বব। দেখ্, বিরক্ত করিস নে।

রামমোহন। যুবরাজ ডাকছেন, জর্বর কাজ আছে।

রামচন্দ্র। ব্রেফছি, শালা ব্রবিধ ঠাট্টার জবাব দিতে চায়! পারবে না আমার সংস্থা।

রামমোহন। ঠাট্টা শেষ হয়ে গেছে, এখন বিপদের পালা। শীঘ্র এসো।

রামচন্দ্র। আর ভয় দেখাতে হবে না, এখন আমার সময় নেই।

রামমোহন। এ দিকেও সময় একট্বও নেই। আচ্ছা, এই দিকে আসন্ন, বলছি। (রামচন্দ্রকে জনান্তিকে) প্রতাপাদিত্য মহারাজ সব কথা শ্বেছেন।

রামচন্দ্র। না শ্নলে মজাটা কী।

₹ 6 | 20 **7** 

রামমোহন। কী বলেন মহারাজ, মজা! তিনি আপনার শ্বশ্র, আপনার ঠাটার সম্পর্ক তো নন।

রামচন্দ্র। আমার ঠাট্টা চলছে শালাদের নিয়ে। তিনি সেটা যদি গায়ে মাথেন সেটা কি আমার দোষ?

রামমোহন। সে বিচার এখন নয়। আপাতত প্রাণদশ্চের হৃকুম হয়েছে, কাল সকালেই— রামচন্দ্র। তুমি শ্নেলে কোথা থেকে?

রামমোহন। যাবরাজের নিজের মাখ থেকে।

রামচন্দ্র। তোর মতো বোকা দ্বনিয়ায় নেই রে। যুবরাজ ঠাট্রা করেছে ব্রুতে পারিস নে! প্রাণদন্ত!

রামমোহন। দোহাই তোমার, একট্বও ঠাট্টা নয়। রামচন্দ্র। আমাকে ঠাট্টায় ওরা হারাতে পারবে না। তুই এখন যা। রামমোহন। আচ্ছা, আমি যুবরাজকে ডেকে আনছি।

[ প্রস্থান

রামচন্দ্র। (নটীদের প্রতি) ধরো গান।—

নটীদের নাচ ও গান নয়ন তোমার নয়নতলে মনের কথা খোঁজে। সেথায় কালো ছায়ার মায়ার ঘোরে পথ হারালো ও যে। নীরব দিঠে শুধায় যত পায় না সাড়া মনের মতো, অব্ব হয়ে রয় সে চেয়ে অগ্র্ধারায় মজে। তুমি আমার কথার আভাখানি পেয়েছ কি মনে। এই-যে আমি মালা আনি তার বাণী কেউ শোনে? পথ দিয়ে যাই, যেতে যেতে হাওয়ায় ব্যথা দিই যে পেতে: বাঁশি বিছায় বিষাদ-ছায়া তার ভাষা কেউ বোঝে?

রামচন্দ্র। বেটা রামমোহন আমার মনটা মিছিমিছি খারাপ করে দিয়ে গেল। এ কেমন গোঁয়ার-গোছের ঠাট্টা এ বাড়ির? শ্যালাদের রসের জ্ঞান একট্বও নেই। থেমো না, আর একটা গান ধরো। একট্বতোলে।

নটাদের গান
না ব'লে যেয়ো না চলে মিনতি করি
গোপনে জীবন মন লইয়া হরি।
সারা নিশি জেগে থাকি
ঘুমে ঢ'লে পড়ে আঁখি,
ঘুমালে হারাই পাছে সে ভয়ে মরি।

চকিত চমকি ব'ধ্ব তোমারে খ'বজি, থেকে থেকে মনে হয় স্বপন বর্বিয়। নিশিদিন চাহে হিয়া পরান পসারি দিয়া অধীর চরণ তব বাধিয়া ধরি।

(রামচন্দ্র মাঝে মাঝে বাহবা দিতেছেন, মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠিতভাবে স্বারের দিকে চাহিতেছেন।)

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

উদয়। উঠে এসো শীঘ়। রামচন্দ্র। একেবারে জোর তলব যে। উদয়। দেরি কোরো না, এসো শিগগির।

রামচন্দ্র। বোনের পেয়াদা হয়ে এসেছ বুঝি, তলব দিতে?

উদয়। আমার কর্তব্য আমি করল্ম। যদি না শোন তো থাকো। বিধাতা যাকে মারেন, তাকে কেউ বাঁচাতে পারে না।

প্রেম্থান

রামচন্দ্র। আওয়াজটা ঠাট্টার মতো শোনাচ্ছে না। একবার দেখেই আসিগে। (নটীদের প্রতি) তোমরা গান থামিয়ো না—এখনো রাত আছে বাকি। আমি এখনই আসছি।

[ প্রস্থান

নটাদৈর গান

ফবল তুলিতে ভূল করেছি

প্রেমের সাধনে।

ব'ধব তোমায় বাঁধব কিসে

মধ্বর বাঁধনে।

ভোলাব না মায়ার ছলে,
রইব তোমার চরণতলে,
মোহের ছায়া ফেলব না মোর

হাসি-কাঁদনে।

রইল শ্বেধ্ব বেদন-ভরা আশা,
রইল শ্বেধ্ব প্রাণের নীরব ভাষা।

নিরাভরণ যদি থাকি

চোথের কোণে চাইবে না কি,
যদি আঁখি নাই বা ভোলাই

রঙের ধাঁদনে।

প্রথমা নটী। কই, এখনো তো ফিরলেন না। দ্বিতীয়া নটী। আর তো ভাই পারি নে। ঘুম পেয়ে আসছে। তৃতীয়া নটী। ফের কি সভা জমবে নাকি!

প্রথমা নটী। কেউ যে জেগে আছে তা তো বোধ হচ্ছে না। এতবড়ো রাজবাড়ি সমস্ত ষেন হাঁহাঁকরছে।

শ্বিতীয়া নটী। চাকররাও সব হঠাৎ কে কোথায় যেন চলে গেল।
তৃতীয়া নটী। বাতিগ্রলো নিবে আসছে, কেউ জ্বালিয়ে দেবে না?

প্রথমা নটী। আমার কেমন ভর করছে ভাই।

শ্বিতীয়া নটী। (বাদক্ষিণগকে দেখাইয়া দিয়া) ওরাও যে সব ঘ্নমাতে লাগল— কী ম্শ্কিলেই পড়া গেল। ওদের তুলে দে-না। কেমন গা ছম্ ছম্ করছে।

তৃতীয়া নটী। মিছে না ভাই। একটা গান ধরো। ওগো, তোমরা ওঠো, ওঠো।

বাদকগণ। (ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া) আাঁ আাঁ, এসেছেন নাকি?

প্রথমা নটী। তোমরা একবার বেরিয়ে গিয়ে দেখো না গো। কেউ কোথাও নেই। আমাদের আজকে বিদায় দেবে না নাকি?

একজন বাদক। (বাহিরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া) ও দিকে যে সব বন্ধ।

প্রথমা নটী। অ্যাঁ! বন্ধ! আমাদের কি কয়েদ করলে নাকি?

ন্বিতীয়া নটী। দূর। কয়েদ করতে যাবে কেন?

প্রথমা নটী। ভালো লাগছে না। কী হল ব্রুতে পারছি নে। চলো ভাই, আর এখানে নয়। একটা কী কান্ড হচ্ছে।

[ প্রস্থান

#### রাজমহিষীর প্রবেশ

রাজমহিষী। কই এদের মহলেও তো মোহনকে দেখতে পাচ্ছি নে। কী হল ব্রুঝতে পার্রাছ নে। বামী!

#### বামীর প্রবেশ

এ দিককার খাওয়াদাওয়া তো সব শেষ হল, মোহনকে খ'্বজে পাচ্ছি নে কেন।

বামী। মা, তুমি অত ভাবছ কেন। তুমি শ্তে যাও, রাত যে প্রইয়ে এল, তোমার শরীরে সইবে কেন।

রাজমহিষী। সে কি হয়। আমি যে তাকে নিজে বসিয়ে খাওয়াব বলে রেখেছি।

বামী। নিশ্চয় রাজকুমারী তাকে খাইয়েছেন। তুমি চলো, শ্বতে চলো।

রাজমহিষী। আমি ঐ মহলে খোঁজ করতে যাচ্ছিলমে, দেখি সব দর্জা বন্ধ— এর মানে কী, কিছুই বুঝতে পারছি নে।

বামী। বাড়িতে গোলমাল দেখে রাজকুমারী তাঁর মহলে দরজা বন্ধ করেছেন। অনেক দিন পরে জামাই এসেছেন, আজ লোকজনের ভিড় সইবে কেন। চলো, তুমি শত্তে চলো।

রাজমহিষী। কী জানি বামী, আজ ভালো লাগছে না। প্রহরীদের ডাকতে বলল্ম, তাদের কারো কোনো সাড়াই পাওয়া গেল না।

বামী। যাত্রা হচ্ছে, তারা তাই আমোদ করতে গেছে।

রাজমহিষী। মহারাজ জানতে পারলে যে তাদের আমোদ বেরিয়ে যাবে। উদয়ের মহলও যে বন্ধ, তারা ঘ্রিয়েছে ব্রিথ!

বামী। ঘুমোবেন না! বল কী। রাত কি কম হয়েছে।

রাজমহিষী। গান-বাজনা ছিল, জামাইকে নিয়ে একট্ব আমোদ-আহ্মাদ করবে না? ওরা মনে কী ভাববে বলো তো। এ-সমস্তই ঐ বউমার কান্ড। একট্ব বিবেচনা নেই। রোজই তো ঘ্রমোচ্ছে— একটা দিন কি আর—

বামী। যাক্, সে-সব কথা কাল হবে---আজ চলো।

রাজমহিষী। মঞালার সংগে তোর দেখা হয়েছে তো?

বামী। হয়েছে বৈকি।

রাজমহিষী। ওষ্বধের কথা বলেছিস?

বামী। সে-সব ঠিক হয়ে গেছে।

## প্রতাপাদিতা, প্রহরী পীতাম্বর ও অন্করের প্রবেশ

প্রতাপ। কত রাত আছে?

পীতাম্বর। এখনো চার দশ্ভ রাত আছে।

প্রতাপ। কী যেন একটা গোলমাল শ্বনল্বম।

পীতাম্বর। আজ্ঞে হাঁ, তাই শ্বনেই আমি আসছি।

প্রতাপ। কী হয়েছে?

পীতাম্বর। আসবার সময় দেখল্ম বাইরের প্রহরীরা দ্বারে নেই।

প্রতাপ। অন্তঃপ্রের প্রহরীরা?

পীতান্বর। হাত-পা-বাঁধা পড়ে আছে।

প্রতাপ। তারা কী বললে?

পীতাশ্বর। আমার কথার কোমো জবাব দিলে না—হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

প্রতাপ। রামচন্দ্র রায় কোথায়? উদয়াদিত্য বসন্তরায় কোথায়?

পীতাম্বর। বোধ করি তাঁরা অন্তঃপ্ররেই আছেন।

প্রতাপ। বোধ করি! তোমার বোধ করার কথা কে জিজ্ঞাসা করছে। মন্ত্রীকে ডাকো।

্র প্রীতাশ্বরের প্রস্থান

#### মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজজামাতা—

প্রতাপ। রামচন্দ্রায়-

মন্ত্রী। হাঁ, তিনি রাজপুরী পরিত্যাগ করে গেছেন।

প্রতাপ। পরিত্যাগ করে গেছেন, প্রহরীরা গেল কোথা?

মন্ত্রী। বহিল্বারের প্রহরীরা পালিয়ে গেছে।

প্রতাপ। (মৃত্তি বন্ধ করিয়া) পালিয়ে গেছে? পালাবে কোথায়? যেখানে থাকে তাদের খ্রেজ আনতে হবে। অন্তঃপ্রের পাহারায় কে কে ছিল?

মন্ত্রী। সীতারাম আর ভাগবত।

প্রতাপ ৷ ভাগবত ছিল ? সে তো হু শিয়ার : সেও কি উদরের সপো যোগ দিলে?

মন্ত্রী। সে হাত-পা-বাঁধা পড়ে আছে।

প্রতাপ। হাত-পা-বাঁধা আমি বিশ্বাস করি নে। হাত-পা ইচ্ছে করে বাঁধিয়েছে। আচ্ছা, সীতা-রামকে নিয়ে এসো, সেই গর্দভের কাছ থেকে কথা বের করা শক্ত হবে না।

## মশ্বীর প্রস্থান ও সীতারামকে লইয়া প্রনঃপ্রবেশ

প্রতাপ। অন্তঃপর্রের দ্বার খোলা হল কী করে।

সীতারাম। (করজোড়ে) দোহাই মহারাজ, আমার কোনো দোষ নেই।

প্রতাপ। সে কথা তোকে কে জিজ্ঞাসা করছে।

সীতারাম। আজ্ঞা না, মহারাজ— ধ্বরাজ— ধ্বরাজ আমাকে বলপ্র্বিক বে**ধে**—

#### বাস্তভাবে বস্ত্রায়ের প্রবেশ

সীতারাম। যুবরাজকে নিষেধ করল্ম, তিনি—

বসন্ত। হাঁ হাঁ সীতারাম, কী বললি? অধর্ম করিস নে সীতারাম, উদয়াদিত্যের এতে কোনো দোষ নেই।

সীতারাম। আজ্ঞা না, যুবরাজের কোনো দোষ নেই।

প্রতাপ। তবে তোর দোষ!

সীতারাম। আজ্ঞেনা।

প্রতাপ। তবে কার দোষ?

সীতারাম। আজ্ঞা যুবরাজ---

প্রতাপ। তাঁর সংখ্যে আর কে ছিল?

সীতরোম। আজে, বউরানীমা—

প্রতাপ। বউরানী? ঐ সেই শ্রীপনুরের—(বসন্তরায়ের দিকে চাহিয়া) উদয়াদিত্যের এ অপরাধের মার্জনা নেই।

বসনত। বাবা প্রতাপ, এতে উদয়ের কোনো দোষ ছিল না।

প্রতাপ। দোষ ছিল না! দেখো, তুমি তার পক্ষ নিয়ে যদি কথা কও তাতে তার ভালো হবে না—এই আমি বলে দিলুম।

[বসম্তরায় কিয়ংকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া প্রস্থান

## দ্বিতীয় অৎক

#### প্রথম দুশ্য

মাধবপারের পথ

ধনঞ্জয় ও প্রজাদল

ধনপ্রয়। একেবারে সব মুখ চুন করে আছিস কেন? মেরেছে, বেশ করেছে। এতদিন আমার কাছে আছিস বেটারা, এখনো ভালো করে মার খেতে শিখলি নে? হাড়গোড় সব ভেঙে গৈছে নাকিরে?

প্রথম। রাজার কাছারিতে ধরে মারলে সে বড়ো অপমান!

ধনপ্রা। আমার চেলা হয়েও তোদের মানসম্ভ্রম আছে? এখনো সবাই তোদের গায়ে ধনুলো দেয় না রে? তবে এখনো তোরা ধরা পড়িস নি? তবে এখনো আরো অনেক বাকি আছে!

শ্বিতীয়। বাকি আর রইল কী ঠাকুর। এ দিকে পেটের জন্মলায় মরছি, ও দিকে পিঠের জন্মলাও ধরিয়ে দিলে।

**धनक्षत्र। दिम इस्त्राह्म, दिम इस्त्राह्म— धकवात यूव करत त्नार ति।** 

#### भान

আরো প্রভু, আরো আরো!
এমনি করে আমায় মারো।
ল্বকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই—
ধরা পড়ে গেছি, আর কি এড়াই?
যা-কিছ্ আছে সব কাড়ো কাড়ো।
এবার যা করবার তা সারো সারো।
আমি হারি কিংবা তুমিই হার'।
হাটে ঘটে বাটে করি মেলা,
কেবল হেসে খেলে গেছে বেলা—
দেখি কেমনে কাঁদাতে পার।

ন্বিতীর। আছো ঠাকুর, তুমি কোথায় চলেছ বলো দেখি?

ধনঞ্জয়। যশোর যাচ্ছি রে।

তৃতীয়। কী সর্বনাশ। সেখানে কী করতে যাচছ।

ধনপ্রয়। একবার রাজাকে দেখে আসি। চিরকাল কি তোদের সম্পেই কাটাব? এবার রাজ-দরবারে নাম রেখে আসব।

চতুর্থ। তোমার উপরে রাজার যে ভারি রাগ। তার কাছে গেলে কি তোমার রক্ষা আছে। পঞ্চম। জান তো, য্বরাজ তোমাকে শাসন করতে চায় নি বলে তাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

ধনঞ্জয়। তোরা যে মার সইতে পারিস নে। সেইজন্যে, তোদের মারগ্রলো সব নিজের পিঠে নেবার জন্যে স্বয়ং রাজার কাছে চলেছি। পেয়াদা নয় রে পেয়াদা নয়— যেখানে স্বয়ং মারের বাবা বসে আছে সেইখানে ছুটেছি।

প্রথম। না না, সে হবে না ঠাকুর, সে হবে না।

ধনঞ্জয়। খুব হবে—পেট ভরে হবে, আনন্দে হবে।

প্রথম। তবে আমরাও তোমার সংগ্যে যাব।

ধনঞ্জয়। পেয়াদার হাতে আশ মেটে নি ব্বিয়?

শ্বিতীয়। না ঠাকুর, সেখানে একলা যেতে পারছ না, আমরাও সঙ্গে যাব।

ধনজয়। আচ্ছা, যেতে চাস তো চল। একবার শহরটা দেখে আসবি।

তৃতীয়। কিছু হাতিয়ার সঞ্গে নিতে হবে।

ধনঞ্জয়। কেন রে? হাতিয়ার নিয়ে কী করবি?

তৃতীয়। যদি তোমার গায়ে হাত দেয় তা হলে—

ধনঞ্জয়। তা হলে তোরা দেখিয়ে দিবি হাত দিয়ে না মেরে কী করে হাতিয়ার দিয়ে মারতে হয়। কী আমার উপকারটা করতেই যাচ্ছ! তোদের যদি এইরকম বৃদ্ধি হয়, তবে এইখানেই থাক্। চতুর্থ। না না, তুমি যা বলবে তাই করব, কিন্তু আমরা তোমার সঞ্জে থাকব।

তৃতীয়। আমরাও রাজার কাছে দরবার করব।

ধনজয়। কী চাইবি রে?

তৃতীয়। আমরা য্বরাজকে চাইব।

ধনঞ্জয়। বেশ, বেশ, অর্ধেক রাজত্ব চাইবি নে?

তৃতীয়। ঠাট্টা করছ ঠাকুর!

ধনঞ্জয়। ঠাট্টা কেন করব। সব রাজত্বটাই কি রাজার। অর্ধেক রাজত্ব প্রজার নয় তো কী। চাইতে দোষ নেই রে। চেয়ে দেখিস।

চতুর্থ। যখন তাড়া দেবে?

ধনজয়। তখন আবার চাইব। তুই কি ভাবিস রাজা একলা শোনে। আরো একজন শোনবার লোক দরবারে বসে থাকেন—শ্বনতে শ্বনতে তিনি একদিন মঞ্জব্ব করেন, তখন রাজার তাড়াতে কিছুই ক্ষতি হয় না।

#### গান

আমরা বসব তোমার সনে।
তোমার শরিক হব রাজার রাজা
তোমার আধেক সিংহাসনে।
তোমার শ্বারী মোদের করেছে শির নত,
তারা জানে না যে মোদের গরব কত,
তাই বাহির হতে তোমায় ডাকি,
তুমি ডেকে লও গো আপন জনে।

প্রথম। বাবাঠাকুর, রাজার কাছে যাচ্ছ, কিন্তু তিনি তোমাকে সহজে ছাড়বেন না।

ধনঞ্জর। ছাড়বেন কেন বাপ-সকল। আদর করে ধরে রাখবেন।

প্রথম। সে আদরের ধরা নয়।

ধনপ্রায়। ধরে রাখতে কণ্ট আছে বাপ—পাহারা দিতে হয়—যে-সে লোককে কি রাজা এত আদর করে? রাজবাড়িতে কত লোক যায়, দরজা থেকেই ফেরে—আমাকে ফেরাবে না।

গান

আমাকে যে বাঁধবে ধ'রে এই হবে যার সাধন,
সে কি অমনি হবে।
আপনাকে সে বাঁধা দিয়ে আমায় দেবে বাঁধন,
সে কি অমনি হবে।
আমাকে যে দ্বঃখ দিয়ে আনবে আপন বশে,
সে কি অমনি হবে।
তার আগে তার পাষাণ-হিয়া গলবে কর্ণ রসে,
সে কি অমনি হবে।
আমাকে যে কাঁদাবে তার ভাগ্যে আছে কাঁদন,
সে কি অমনি হবে।

শ্বিতীয়। বাবাঠাকুর, তোমার গায়ে যদি রাজা হাত দেন, তা হলে কিল্তু আমরা সইতে পারব না।

ধনপ্রা। আমার এই গা বাঁর তিনি বদি সইতে পারেন বাবা, তবে তোমাদেরও সইবে। যেদিন থেকে জন্মেছি আমার এই গায়ে তিনি কত দ্বঃখই সইলেন—কত মার খেলেন, কত ধ্বলো মাখলেন—হায় হায়—

গান

কে বলেছে তোমায় ব'ধ্ব, এত দ্বঃখ সইতে। আপনি কেন এলে ব'ধ্ব, আমার বোঝা বইতে। প্রাণের বন্ধ্ব, ব্বকের বন্ধ্ব, স্বথের বন্ধ্ব, দ্থের বন্ধ্ব, তোমায় দেব না দ্বখ, পাব না দ্বখ,

হেরব তোমার প্রসন্ন মূখ,

সামি সুখে দৃঃখে পারব বন্ধ্ চিরানন্দে রইতে—
তোমার সঞ্চে বিনা কথায় মনের কথা কইতে।

তৃতীয়। বাবা, আমরা রাজাকে গিয়ে কী বলব।

ধনঞ্জয়। বলব, আমরা খাজনা দেব না।

তৃতীয়। যদি শাধোয়, কেন দিবি নে?

ধনঞ্জয় । বলব, ঘরের ছেলেমেয়েকে কাঁদিয়ে যদি তোমাকে টাকা দিই তা হলে আমাদের ঠাকুর কট পাবে। যে অন্নে প্রাণ বাঁচে সেই অন্নে ঠাকুরের ভোগ হয় ; তিনি যে প্রাণের ঠাকুর। তার বেশি যখন ঘরে থাকে তখন তোমাকে দিই—কিন্তু ঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে তোমাকে খাজনা দিতে পারব না।

**ठ**जूर्थ । वावा, এ कथा ताका **भ**ूनरव ना।

ধনপ্তায়। তব্ শোনাতে হবে। রাজা হয়েছে ব'লেই কি সে এমন হতভাগা যে ভগবান তাকে সত্য কথা শ্নেতে দেবেন না? ওরে, জোর করে শ্নিয়ে আসব। পশুম। ও ঠাকুর, তাঁর জ্যাের যে আমাদের চেয়ে বেশি—তাঁরই জিত হবে।

ধনঞ্জয় ৷ দরে বাঁদর, এই ব্রিঝ তোদের ব্রিখ ! যে হারে তার ব্রিঝ জ্যোর নেই ! তার জ্যোর যে একেবারে বৈকু ঠ পর্যক্ত পেশছয় তা জানিস !

ষষ্ঠ। কিন্তু ঠাকুর, আমরা দরের ছিল্ম, ল্বিকিয়ে বাঁচতুম— একেবারে রাজার দরজায় গিয়ে পড়ব, শেষে দায়ে ঠেকলে আর পালাবার পথ থাকবে না।

ধনঞ্জার। দেথ পাঁচকড়ি, অমন চাপাচুপি দিয়ে রাখলে ভালো হয় না। যতদ্রে পর্যন্ত হবার তা হতে দে, নইলে কিছুই শেষ হতে চায় না! যথন চুড়ান্ত হয় তখনই শান্তি হয়।

সংতম। তোরা অত ভয় করছিস কেন? বাবা যখন আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন উনি আমাদের বাঁচিয়ে আনবেন।

ধনপ্তার! তোদের এই বাবা যার ভরসায় চলেছে তার নাম কর্। বেটারা, কেবল তোরা বাঁচতেই চাস—পণ করে বসেছিস যে মরবি নে। কেন, মরতে দোষ কী হয়েছে। যিনি মারেন তাঁর গ্রণগান করবি নে ব্রিষা। তোরা একট্ব দাঁড়া, চারি দিকের ভাবগতিকটা একট্ব ব্রেথ নিয়ে আসি।

[ প্রস্থান

#### উদয়াদিত্যের প্রবেশ

উদয়। ওরে, মরতে এসেছিস এখানে? মহারাজ খবর পেলে রক্ষা রাখবেন না। পালা পালা। প্রথম। আমাদের মরণ সর্বত্তই। পালাব কোথায়?

শ্বিতীয়। তা, মরতে যদি হয় তোমার সামনে দাঁড়িয়ে মরব।

উদয়। তোদের কী চাই বল্দেখি।

অনেকে। আমরা তোমাকে চাই।

উদয়। আমাকে নিয়ে তোদের কোনো লাভ হবে না রে – দঃখই পাবি।

তৃতীয়। আমাদের দ্বঃখই ভালো, কিন্তু তোমাকে আমরা নিয়ে যাব।

চতুর্থ। আমাদের মাধবপর্রে ছেলেমেয়েরা পর্যত কাঁদছে, সে কি কেবল ভাত না পেরে। তা নয়। তুমি চলে এসেছ ব'লে। তোমাকে আমরা ধরে নিয়ে যাব।

উদয়। আরে চুপ কর্, চুপ কর্। ও কথা বলিস নে।

পশুম। রাজ্য তোমাকে ছাড়বে না। আমরা তোমাকে জাের করে নিয়ে যাব। আমরা রাজাকে মানি নে— আমরা তামাকে রাজা করব।

## প্রতাপাদিত্যের প্রবেশ

প্রতাপ। কাকে মানিস নে রে। তোরা কাকে রাজা করবি।

প্রজাগণ। মহারাজ, পেল্লাম হই।

প্রথম। আমরা তোমার কাছে দরবার করতে এসেছি।

প্রতাপ। কিসের দরবার?

প্রথম। আমরা যুবরাজকে চাই।

প্রতাপ। বলিস কীরে।

সকলে। হাঁ মহারাজ, আমরা যুবরাজকে মাধবপারে নিয়ে যাব।

প্রতাপ। আর ফাঁকি দিবি! খাজনা দেবার নামটি করবি নে!

সকলে। অহা বিনে মরছি যে।

প্রতাপ। মরতে তো সকলকেই হবে। বেটারা, রাজার দেনা বাকি রেখে মরবি?

প্রথম। আচ্ছা, আমরা না খেয়েই খাজনা দেব, কিন্তু যুবরাজকৈ আমাদের দাও। মরি তো ওঁরই হাতে মরব।

প্রতাপ। সে বড়ো দেরি নেই। তোদের সর্দার কোথায় রে?

শ্বিতীয়। (প্রথমকে দেখাইয়া) এই-ষে আমাদের গণেশ সদার।

প্রতাপ। ও নয়—সেই বৈরাগীটা।

প্রথম। আমাদের ঠাকুর। তিনি তো প্রজোয় বসেছেন। এখনই আসবেন। ঐ-যে এসেছেন।

#### ধনঞ্জ বৈরাগীর প্রবেশ

ধনপ্রয়। দরা যখন হয় তখন সাধনা না করেই পাওয়া যায়। ভর ছিল, কাঙালদের দরজা থেকেই ফিরতে হয় বা। প্রভুর কৃপা হল, রাজাকে অমনি দেখতে পেল্ম। (উদয়াদিত্যের প্রতি) আর, এই আমাদের হৃদয়ের রাজা। ওকে রাজা বলতে যাই, বন্ধ্ব বলে ফেলি।

উদয়। ধনঞ্জয়!

ধনপ্র। কী রাজা। কী ভাই।

উদয়। এখানে কেন এলে।

ধনপ্রয়। তোমাকে না দেখে থাকতে পারি নে বে।

উদয়। মহারাজ রাগ করছেন।

ধনঞ্জয়। রাগই সই। আগান জানুল ছে তবা পত্তা মরতে যায়।

প্রতাপ। তুমি এই-সমস্ত প্রজাদের থেপিয়েছ?

ধনজয়। খেপাই বৈকি। নিজে খেপি, ওদেরও খেপাই, এই তো আমাদের কাজ।

#### भान

আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায় কোন্থেপা সে। ওরে আকাশ জ্বড়ে মোহন স্বরে কী যে বাজে কোন্বাতাসে।

ওরে থেপার দল, গান ধর্রে—হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? রাজাকে পেয়েছিস, আনন্দ করে নে। রাজা আমাদের মাধবপ্রের নৃত্যটা দেখে নিক্।

## সকলে মিলিয়া নৃত্যগাঁও

গেল রে গেল বেলা, পাগলের কেমন থেলা—
ডেকে সে আকুল করে, দেয় না ধরা।
তারে কানন গিরি খাজে ফিরি
কেন্দ মরি কোন্ হাতাশে।

(প্রতাপাদিত্যের মুখের দিকে চাহিয়া) আহা, আহা, রাজা আমার, অমন নিষ্ঠার সেজে এ কী লীলা হচ্ছে। ধরা দেবে না বলে পণ করেছিলে, আমরা ধরব বলে কোমর বে'ধে বেরিয়েছি।

প্রতাপ। দেখো বৈরাগী, তুমি অমন পাগলামি করে আমাকে ভোলাতে পারবে না। এখন কাজের কথা হোক। মাধবপুরের প্রায় দূ বছরের খাজনা বাকি— দেবে কি না বলো।

ধনঞ্জয়। না মহারাজ, দেব না।

প্রতাপ। দেবে না! এতবডো আম্পর্ধা।

ধনপ্রয়। যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

প্রতাপ। আমার নয়!

ধনপ্রয়। আমাদের ক্ষ্বধার অল্ল তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ অল্ল যে তাঁর, এ আমি তোমাকে দিই কী বলে।

প্রতাপ। তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে?

ধনঞ্জর। হাঁ মহারাজ, আমিই তো বারণ করেছি। ওরা মূর্খ, ওরা তো বোঝে না—পেয়াদার

ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেলতে চায়। আমিই বলি, আরে আরে এমন কাজ করতে নেই—প্রাণ দিবি তাঁকে প্রাণ দিয়েছেন যিনি—তোদের রাজাকে প্রাণহত্যার অপরাধী করিস নে।

প্রতাপ। দেখো ধনঞ্জয়, তোমার কপালে দ্বংখ আছে।

ধনঞ্জয়। যে দৃঃখ কপালে ছিল তাকে আমার বৃকের উপর বসিয়েছি মহারাজ, সেই দৃঃখই তো আমাকে ভূলে থাকতে দেয় না। যেখানে ব্যথা সেইখানেই হাত পড়ে—ব্যথা আমার বেণ্চে থাক্।

প্রতাপ। দেখো বৈরাগী, তোমার চাল নেই, চুলো নেই—কিন্তু এরা সব গৃহস্থ মান্ম, এদের কেন বিপদে ফেলতে চাচ্ছ। (প্রজাদের প্রতি) দেখ্ বেটারা, আমি বলছি, তোরা সব মাধবপর্রে ফিরে যা।—বৈরাগী তুমি এইখানেই রইলে।

প্রজাগণ। আমাদের প্রাণ থাকতে সে তো হবে না।

ধনজয়। কেন হবে না রে। তোদের বৃশ্বি এখনো হল না। রাজা বললে 'বৈরাগী তুমি রইলে,' তোরা বললি 'না তা হবে না'— আর বৈরাগী লক্ষ্মীছাড়াটা কি ভেসে এসেছে? তার থাকা না-থাকা কেবল রাজা আর তোরা ঠিক করে দিবি?

গান

তোমার

त्रहेल व'ला त्राथला कारत, হুকুম তোমার ফলবে কবে? টানাটানি টিকবে না ভাই. রবার যেটা সেটা**ই** রবে। ষা খুশি তাই করতে পারো, গায়ের জোরে রাখো মারো— যাঁর গায়ে সব ব্যথা বাজে তিনি যা সন সেটাই সবে। অনেক তোমার টাকা কড়ি, অনেক দড়া অনেক দড়ি, অনেক অশ্ব অনেক করী, অনেক তোমার আছে ভবে। ভাবছ হবে তুমিই যা চাও, জগণ্টাকে তুমিই নাচাও---দেখবে হঠাং নয়ন খুলে হয় না যেটা সেটাও হবে।

#### মন্ত্রীর প্রবেশ

প্রতাপ। তুমি ঠিক সময়েই এসেছ। এই বৈরাগীকে এইখানেই ধরে রেখে দাও। ওকে মাধবপুরে যেতে দেওয়া হবে না।

মন্ত্রী। মহারাজ---

প্রতাপ। কী। হ্রকুমটা তোমার মনের মতো হচ্ছে না ব্রঝি।

উদয়। মহারাজ, বৈরাগীঠাকুর সাধ্পা্রা্ষ।

প্রজারা। মহারাজ, এ আমাদের সহ্য হবে না। মহারাজ, অকল্যাণ হবে।

ধনঞ্জাঃ। আমি বলছি, তোরা ফিরে যা। হৃকুম হয়েছে আমি দৃদিন রাজার কাছে থাকব, বেটাদের সেটা সহ্য হল না।

প্রজারা। আমরা এইজন্যেই কি দরবার করতে এসেছিল্ম? আমরা ব্বরাজকেও পাব না, তোমাকেও হারাব? ধনপ্তায়। দেখ্, তোদের কথা শ্বনলে আমার গা জ্বালা করে। হারাবি কি রে বেটা। আমাকে তোদের গাঁঠে বে'ধে রেখেছিলি? তোদের কাজ হয়ে গেছে, এখন পালা সব পালা।

প্রজারা। মহারাজ, আমরা কি আমাদের যুবরাজকে পাব না। প্রতাপ। না।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

#### অল্ডঃপর্র

#### স্রমাও বিভা

স্বরমা। বিভা, ভাই বিভা, তোর চোখে যদি জল দেখতুম তা হলে আমার মনটা যে খোলসা হত। তোর হয়ে যে আমার কাঁদতে ইচ্ছা করে ভাই, সব কথাই কি এমনি করে চেপে রাখতে হয়।

বিভা। কোনো কথাই তো চাপা রইল না বউরানী। ভগবান তো লজ্জা রাখলেন না।

স্ব্রমা। আমি কেবল এই কথাই ভাবি যে, জগতে সব দাহই জ্বড়িয়ে যায়। আজকের মতো এমন কপাল-পোড়া সকাল তো রোজ আসবে না। সংসার লঙ্জা দিতেও যেমন, লঙ্জা মিটিয়ে দিতেও তেমনি। সব ভাঙাচোরা জ্বড়ে আবার দেখতে দেখতে ঠিক হয়ে যায়।

বিভা। ঠিক নাও যদি হয়ে যায় তাতেই বা কী। যেটা হয় সেটা তো সইতেই হয়।

সরমা। শানেছিস তো বিভা, মাধবপার থেকে ধনপ্তার বৈরাগী এসেছেন। তাঁর তো খাব নাম শানেছি, বড়ো ইচ্ছা করে তাঁর গান শানি। গান শানিবি বিভা? ঐ দেখা, কেবল অতটাকু মাথা নাড়লে হবে না। লোক দিয়ে বলে পাঠিয়েছি, আজ খেন একবার মন্দিরে গান গাইতে আসেন, তা হলে আমরা উপরের ঘর থেকে শানতে পাব! ও কী, পালাচ্ছিস কোথায়?

বিভা। দাদা আসছেন।

স্রমা। তা, এলই বা দাদা।

বিভা। না, আমি যাই বউরানী।

[ প্রস্থান

স্বমা। আজ ওর দাদার কাছেও মুখ দেখাতে পারছে না।

#### উদয়াদিত্যের প্রবেশ

আজ ধনঞ্জয় বৈরাগীকে আমাদের মন্দিরে গান গাবার জন্য ভেকে পাঠিয়েছি।

উদয়। সে তো হবে না।

সর্রমা। কেন?

উদর। তাঁকে মহারাজ কয়েদ করেছেন।

স্রমা। কী সর্বনাশ, অমন সাধ্বকে কয়েদ করেছেন?

উদয়। ওটা আমার উপর রাগ করে। তিনি জানেন আমি বৈরাগীকে ভক্তি করি, মহারাজের কঠিন আদেশেও আমি তাঁর গায়ে হাত দিই নি— সেইজন্য আমাকে দেখিয়ে দিলেন রাজকার্য কেমন করে করতে হয়।

স্রমা। কিন্তু এগ্লো যে অমঙ্গলের কথা— শ্নলে ভয় হয়। কী করা যাবে!

উদয়। মন্দ্রী আমার অনুরোধে বৈরাগীকে গারদে না দিয়ে তাঁর বাড়িতে ল্রকিয়ে রাখতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু ধনঞ্জয় কিছুতেই রাজি হলেন না। তিনি বললেন, আমি গারদেই যাব, সেখানে

যত কয়েদি আছে তাদের প্রভূর নামগান শ্বনিয়ে আসব। তিনি ষেখানেই থাকুন তাঁর জন্যে কাউকেই ভাবতে হবে না. তাঁর ভাবনার লোক উপরে আছেন।

স্বরমা। মাধবপ্রের প্রজাদের জন্যে আমি সব সিধে সাজিয়ে রেখেছি, কোথায় সব পাঠাব? উদয়। গোপনে পাঠাতে হবে। নির্বোধগ্মলো আমাকে রাজা রাজা করে চেণ্টাচ্ছিল, মহারাজা সেটা শ্বনতে পেয়েছেন—নিশ্চয় তাঁর ভালো লাগে নি। এখন তোমার ঘর থেকে তাদের খাবার পাঠানো হলে মনে কী সন্দেহ করবেন বলা যায় না।

স্ব্রমা। আচ্ছা, সে আমি বিভাকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব। কিল্কু আমি ভাবছি, কাল রাত্রে যারা পাহারায় ছিল সেই সীতারাম-ভাগবতের কী দশা হবে!

উদয়। মহারাজ ওদের গায়ে হাত দেবেন না, সে ভয় নেই।

সারমা। কেন?

উদয়। মহারাজ কখনো ছোটো শিকারকে বধ করেন না। দেখলে না, রমাই ভাঁড়কে তিনি ছেডে দিলেন।

স্বরমা। কিন্তু শাস্তি তো তিনি একজন কাউকে না দিয়ে থাকবেন না।

উদয়। সে তো আমি আছি।

সারমা। ও কথা বোলো না।

উদয়। বলতে বারণ কর তো বলব না। কিন্তু বিপদের জন্যে কি প্রস্তুত হতে হবে না।

সুরমা। আমি থাকতে তোমার বিপদ ঘটবে কেন? সব বিপদ আমি নেব।

উদয়। তুমি নেবে? তার চেয়ে বিপদ আমার আর আছে না কি? যাই হোক, সীতারাম-ভাগবতের অমবস্কের একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

স্বমা। তুমি কিল্তু কিছ্ কোরো না। তাদের জন্যে যা করবার ভার সে আমি নিয়েছি। উদয়। না, না, এতে তুমি হাত দিয়ো না।

স্রমা। আমি দেব না তো কে দেবে? ও তো আমারই কাজ। আমি সীতারাম-ভাগবতের স্থীদের ডেকে পাঠিয়েছি।

উদয়। স্বমা, তুমি বড়ো অসাবধান।

স্রমা। আমার জন্যে তুমি কিছু ভেবো না। আসল ভাবনার কথা কী জান?

উদয়। কী বলো দেখি।

স্ব্রমা। ঠাকুরজামাই তাঁর ভাঁড়কে নিয়ে যে কাণ্ডটি করলেন, বিভা সেজন্যে লঙ্জার মরে গেছে।

উদয়। লজ্জার কথা বৈকি।

স্বমা। এতদিন স্বামীর অনাদরে বাপের 'পরেই তার অভিমান ছিল— আজ যে তার সেই অভিমান করবারও মুখ রইল না। বাপের নিষ্ঠ্রতার চেয়ে তার স্বামীর এই নীচতা তাকে অনেক বেশি বেজেছে! একে তো ভারি চাপা মেয়ে, তার পরে এই কান্ড! আজ থেকে দেখাে, ওর স্বামীর কথা আমার কাছেও বলতে পারবে না। স্বামীর গর্ব যে স্বীলােকের ভেঙেছে জীবন তার পক্ষে বাঝা, বিশেষত বিভার মতাে মেয়ে।

উদয়। ভগবান বিভাকে দুঃখ যথেষ্ট দিলেন, তেমনি সহ্য করবার শক্তিও দিয়েছেন।

স্ক্রমা। সে শক্তির অভাব নেই—বিভা তোমারই তো বোন বটে।

উদয়। আমার শক্তি যে তুমি।

স্বেমা। তাই যদি হয় তো সেও তোমারই শক্তিতে।

উদয়। আমার কেবলই ভয় হয় তোমাকে যদি হারাই তা হলে—

স্ব্রমা। তা হলে তোমার কোনো অনিষ্ট হবে না। দেখো, একদিন ভগবান প্রমাণ করিয়ে দেবেন যে, তোমার মহন্ত একলা তোমাতেই।

উদয়। আমার সে প্রমাণে কাব্স নেই।

স্রমা। ভাগবতের স্থাী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। উদয়। আছা, চলল্ম, কিন্তু দেখো—

্রপ্রম্থান

#### ভাগবতের স্থার প্রবেশ

স্ব্রমা। ভোর রাত্রে আমি যে টাকা আর কাপড় পাঠিয়েছি তা তোদের হাতে গিয়ে পেণিচেছে তো?

ভাগবতের স্থা। পেণচৈছে মা, কিম্তু তাতে আমাদের কর্তাদন চলবে? তোমরা আমাদের স্বনাশ করলে!

স্ব্রমা। ভয় নেই কামিনী! আমার যতদিন খাওয়াপরা জন্টবে তোদেরও জন্টবে। আজও কিছু নিয়ে যা। কিন্তু এখানে বেশিক্ষণ থাকিস নে!

্টভয়ের প্রস্থান

#### রাজমহিষী ও বামীর প্রবেশ

রাজমহিষী। এতবড়ো একটা কান্ড হয়ে গেল, আমি জানতেও পারলমে না। বামী। মহারানীমা, জেনেই বা লাভ হত কী। তুমি তো ঠেকাতে পারতে না!

রাজমহিষী। সকালে উঠে আমি ভাবছি হল কী—জামাই বুঝি রাগ করেই গেল! এ দিকে যে এমন সর্বনাশের উদ্যোগ হচ্ছিল, তা মনে আনতেও পারি নি। তুই সে রাট্রেই জানতিস, আমাকে ভাঁড়িয়েছিল।

বামী। জানলে তুমি যে ভয়েই মরে যেতে! তা মা, আর ও কথায় কাজ নেই—যা হয়ে গেছে সে হয়ে গেছে।

রাজমহিষী। হয়ে চুকলে তো বাঁচতুম—এখন যে আমার উদয়ের জন্যে ভয় হচ্ছে! বামী। ভয় খুবু ছিল, কিন্তু সে কেটে গেছে।

রাজমহিষী। কী করে কাটল।

বামী। মহারাজার রাগ বউরানীর উপর পড়েছে। তিনিও আচ্ছা মেয়ে যা হোক— আমাদের মহারাজের ভয়ে যম কাঁপে, কিন্তু ওঁর ভয় ডর নেই! যাতে তাঁরই উপরে সব রাগ পড়ে তিনি ইচ্ছে করেই যেন তার জোগাড় করছেন।

রাজমহিষী। তার জন্যে তো বেশি জোগাড় করবার দরকার দেখি নে। মহারাজ যে ওকে বিদায় করতে পারলেই বাঁচেন। এবারে আর তো ঠেকিয়ে রাখতে পারা যাবে না। তা তোকে যা বলেছিল্ম সেটা ঠিক আছে তো!

বামী। সে-সমস্তই তৈরি হয়ে রয়েছে, সেজনো ভেবো না।

রাজমহিষী। আর দেরি করিস নে, আজকেই যাতে—

বামী। সে আমাকে বলতে হবে না, কিন্তু-

রাজমহিষী। যা হয় হবে—অত ভাবতে পারি নে—ওকে বিদায় করতে পারলেই আপাতত মহারাজের রাগ পড়ে যাবে, নইলে উদয়কে বাঁচাতে পারা যাবে না। তুই যা, শীঘ্র কাজ সেরে আয়। বামী আমি সে ঠিক করেই এসেছি—এতক্ষণে হয়তো—

[ প্রস্থান

রাজমহিবী। কী জানি বামী, ভয়ও হয়।

প্রতাপাদিতোর প্রবেশ

প্রতাপ। মহিষী! মহিষী। কী মহারাজ! প্রতাপ। এ-সব কাজ কি আমাকে নিজের হাতে করতে হবে?

মহিষী। কী কাজ।

প্রতাপ ৷ ঐ-যে আমি তোমাকে বলেছিল্ম শ্রীপ্রের মেয়েকে তার পিরালয়ে দ্ব করে দিতে হবে—এ কাজটা কি আমার সৈন্য-সেনাপতি নিয়ে করতে হবে?

মহিষী। আমি তার জন্যে বন্দোবস্ত করছি।

প্রতাপ। বন্দোবস্ত। এর আবার বন্দোবস্ত কিসের। আমার রাজ্যে কজন পালকির বেহারা জুটবে না—না কি?

মহিষী। সেজনো নয় মহারাজ।

প্রতাপ। তবে কী জনো।

মহিষী। দেখো, তবে খুলে বলি! ঐ বউ আমার উদয়কে যেন জাদ্ব করে রেখেছে সে তো তুমি জান। ওকে যদি বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিই তা হলে—

প্রতাপ। এমন জাদ্ব তো ভেঙে দিতে হবে—এ বাড়ি থেকে ঐ মেয়েটাকে নির্বাসিত করে দিলেই জাদ্ব ভাঙবে।

মহিষী। মহারাজ, এ-সব কথা তোমরা ব্রুবে না-- আমি ঠিক করেছি।

প্রতাপ। কী ঠিক করেছ জানতে চাই।

মহিষী। আমি বামীকে দিয়ে মঞ্গলার কাছ থেকে ওয়ুধ আনিয়েছি।

প্রতাপ। ওষ্ক কিসের জন্যে?

মহিষী। ওকে ওষ্ধ খাওয়ালেই ওর জাদ্ব কেটে যাবে। মণ্গলার ওষ্ধ অব্যর্থ, সকলেই জানে।

প্রতাপ। আমি তোমার ওষ্ধ-টষ্ধ বৃঝি নৈ— আমি এক ওষ্ধ জানি— শেষকালে সেই ওষ্ধ প্রয়োগ করব। আমি তোমাকে বলে রাখছি কাল যদি ঐ শ্রীপ্রের মেয়ে শ্রীপ্রের ফিরে না যায় তা হলে আমি উদয়কে সুন্ধ নির্বাসনে পাঠাব—এখন যা করতে হয় করোগে।

মহিষী। আর তো বাঁচি নে। কী যে করব মাথামুকু ভেবে পাই নে।

[ প্রস্থান

#### উদয়াদিত্যের প্রবেশ

প্রতাপ। সীতারাম-ভাগবতের বেতন বন্ধ হয়েছে, সে কি রাজকোষে অর্থ নেই বলে? উদয়। না মহারাজ, আমি বলপ্র্বক তাদের কর্তব্যে বাধা দিয়েছি, আমাকে তারই দশ্ড দেবার জনো।

প্রতাপ। বউমা তাদের গোপনে অর্থসাহায্য করছেন।

উদয়। আমিই তাঁকে সাহায্য করতে বলেছি।

প্রতাপ। আমার ইচ্ছার অপমান করবার জন্যে?

উদয়। না মহারাজ, যে দণ্ড আমারই প্রাপ্য তা নিজে গ্রহণ করবার জন্যে।

প্রতাপ। আমি আদেশ করছি, ভবিষ্যতে তাদের আর যেন অর্থসাহাষ্য না করা হয়।

উদয়। আমার প্রতি আরো গ্রেব্তর শাস্তির আদেশ হল।

প্রতাপ। আর বউমাকে বোলো, তিনি আমাকে একেবারেই ভয় করেন না—দীর্ঘকাল তাঁকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে বলেই এরকম ঘটতে পেরেছে, কিন্তু তিনি জানতে পারবেন স্পর্যা প্রকাশ করা নিরাপদ নয়। তিনি মনে রাখেন যেন আমার রাজবাড়ি আমার রাজত্বের বাইরে নয়।

ডেডরের প্রস্থান

#### মহিষী ও বামীর প্রবেশ

মহিষী। ওষ্ধের কী করলি? বামী। সে তো এনেছি—পানের সঙ্গে সেছে দিয়েছি। মহিষী। খাঁটি ওষ্ধ তো? বামী। খুব খাটি।

মহিষী। খুব কড়া ওষ্ধ হওয়া চাই, একদিনেই যাতে কাজ হয়। মহারাজ বলেছেন কালকের মধ্যে যদি স্বমা বিদায় না হয়, তা হলে উদয়কে স্মুখ নির্বাসনে পাঠাবেন। আমি যে কী কপাল করেছিলুম।

বামী। কড়া ওষ্ধ তো বটে। বড়ো ভয় হয় মা, কী হতে কী ঘটে।

মহিষী। ভয়-ভাবনা করবার সময় নেই বামী, একটা কিছু করতেই হবে। মহারাজকে তো জানিস— কে'দেকেটে মাথা খুড়ে তাঁর কথা নড়ানো যায় না। উদয়ের জন্যে আমি দিনরাত্রি ভেবে মরছি। ঐ বউটাকে বিদায় করতে পারলো তব্ মহারাজের রাগ একট্ব কম পড়বে। ও যেন ওঁর চক্ষাশ্ল হয়েছে।

বামী। তা তো জানি। কিন্তু ওষ্ধের কথা তো বলা যায় না। দেখো, শেষকালে মা, আমি যেন বিপদে না পড়ি। আর, আমার বাজ্ববন্দর কথাটা মনে রেখো।

মহিষী। সে আমাকে বলতে হবে না। তোকে তো গোটছড়াটা আগাম দিয়েছি। বামী। শুধু গোট নয় মা, বাজ্বল্দ চাই।

[ প্রস্থান

#### উদয়াদিত্যের প্রবেশ

মহিষী। বাবা উদয়, স্ব্রমাকে বাপের বাড়ি পাঠানো যাক।

উদয়। কেন মা, সারমা কী অপরাধ করেছে।

মহিষী। কী জানি বাছা, আমরা মেয়েমান্য কিছু বৃঝি না, বউমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে মহারাজের রাজকার্যের যে কী সুযোগ হবে মহারাজই জানেন।

উদয়। মা, রাজবাড়িতে যদি আমার স্থান হয়ে থাকে তবে স্ক্রমার কি হবে না? কেবল স্থানটকু মাত্রই তার ছিল, তার বেশি তো আর কিছু সে পায় নি।

মহিষী। (সরোদনে) কী জানি বাবা, মহারাজ কখন কী যে করেন কিছু ব্রুতে পারি নে। কিন্তু তাও বলি বাছা, আমাদের বউমাও বড়ো ভালো মেয়ে নয়। ও রাজবাড়িতে প্রবেশ করে অর্বাধই এখানে আর শান্তি নেই। হাড় জনালাতন হয়ে গেল। তা, ও দিনকতক বাপের বাড়িতেই যাক-না কেন, দেখা যাক, কী বল বাছা? ও দিনকতক এখান থেকে গেলেই দেখতে পাবে, বাড়ির শ্রী ফেরে কি না।

টেদয় নীরব থাকিয়া কিয়ংকাল পরে প্রস্থান

#### সুরমার প্রবেশ

স্বমা। কই এখানে তো তিনি নেই।

মহিষী। পোড়াম্খী, আমার বাছাকে তুই কী কল্পি? আমার বাছাকে আমায় ফিরিয়ে দে। এসে অবধি তুই তার কী সর্বনাশ না কল্পি। অবশেষে— সে রাজার ছেলে— তার হাতে বেড়ি না দিয়ে কি তুই ক্ষান্ত হবি নি।

স্বমা। কোনো ভয় নেই মা। বেড়ি এবার ভাঙল। আমি ব্ঝতে পারছি আমার বিদায় হবার সময় হয়ে এসেছে— আর বড়ো দেরি নেই। আমি আর দাঁড়াতে পারছি নে। ব্কের ভিতর যেন আগ্ন জবলে যাছে। তোমার পায়ের ধ্লো নিতে এল্ম। অপরাধ যা-কিছ্ব করেছি মাপ কোরো। ভগবান কর্ন, যেন আমি গেলেই শান্তি হয়।

[ अमर्थान नरेवा প्रभ्थान

মহিষী। ওষ্ধ খেয়েছে ব্রি। বিপদ কিছ্ম ঘটবে না তো? যে যা বলাক, বউমা কিন্তু লক্ষ্মী মেয়ে। ওকে এমন জোর করে বিদায় করলে কি ধর্মে সইবে। বামী, বামী!

#### বামীর প্রবেশ

বামী। কী মা।

মহিঘী। ওষ্টা কি বভ কভা হয়েছে?

বামী। তমি তো কডা ওষ্ধের কথাই বলেছিলে।

মহিষী। কিন্তু বিপদ ঘটবে না তো?

বামী। আপদ-বিপদের কথা বলা যায় কি।

মহিষী। সতিয় বলছি বামী, আমার মনটা কেমন করছে। ওষ্ধটা কি থেয়েছে ঠিক জানিস।

বামী। বেশিক্ষণ নয়-এই খানিকক্ষণ হল খেয়েছে।

মহিষী। দেখল্ম মৃথ একেবারে সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কী করলম কে জানে। হরি, রক্ষা করো।

বামী। তোমরা তো ওকে বিদায় করতেই চেয়েছিল।

মহিষী। না, না, ছি ছি— অমন কথা বলিস নে। দেখ্, আমি তোকে আমার এই গলার হারগাছটা দিচ্ছি, তুই শিগগির দোড়ে গিয়ে মঙ্গলার কাছ থেকে এর উলটো ওষ্ধ নিয়ে আয়গে। যা বামী, যা। শিগগির যা।

্বামীর প্রস্থান

#### বিভার সরোদনে প্রবেশ

বিভা। মা, মা, কী হল মা।

মহিষী। কী হয়েছে বিভু।

বিভা। বউদিদির এমন হল কেন মা। তোমরা তাকে কী করলে মা। কী খাওয়ালে। মহিষী। (উচ্চস্বরে) ওরে, বামী, বামী, শিগগির দৌড়ে যা -- ওরে, ওমুধ নিয়ে আয়।

#### উনরাদিতোর প্রবেশ

र्भारवी। वावा छम्य, की रुखाए वाल।

উদয়। স্বরমা বিদায় হয়েছে মা, এবার আমি বিদায় হতে এসেছি— আর এখানে নয়।

মহিষী। (কপালে করাঘাত করিয়া) কী সর্বনাশ হল রে, কী সর্বনাশ হল।

উদয়। (প্রণাম করিয়া) চলল ম তবে।

মহিষী। (হাত ধরিয়া) কোথায় যাবি বাপ। আমাকে মেরে ফেলে দিয়ে যা।

বিভা। (পা জড়াইয়া) কোথায় যাবে দাদা। আমাকে কার হাতে দিয়ে যাবে।

উদয়। তোকে কার হাতে দিয়ে যাব। আমি হতভাগা ছাড়া তোর কে আছে। ওরে বিভা, তুইই আমাকে টেনে রাখলি— নইলে এ পাপ-বাড়িতে আমি আর এক মৃহত্ পাকতুম না।

বিভা। বুক ফেটে গেল দাদা, বুক ফেটে গেল।

উদয়। দুঃখ করিস নে বিভা, যে গেছে সে সুখে গেছে। এ বাড়িতে এসে সেই সোনার লক্ষ্মী এই আজ প্রথম আরাম পেল। ওখানে কিসের গোলমাল।

(বাতায়ন হইতে নীচে চাহিয়া) প্রজারা এসেছে দেখছি। ওদের বিদায় করে দিয়ে আসিগে।

## তৃতীয় দৃশ্য

## নীচের আভিনায় মাধবপর্রের প্রজাদল

প্রথম। (উচ্চস্বরে) আমরা এখানে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকব। শ্বিতীয়। আমরা এখানে না খেয়ে মরব।

#### প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। এরা সব বৈরাগী ঠাকুরের চেলা, এদের গায়ে হাত দিতে ভয় করে। কিম্কু যেরকম গোলমাল লাগিয়েছে, এখনই মহারাজের কানে যাবে— মুশকিলে পড়ব। কী বাবা, তোমরা মিছে চে চামেচি করছ কেন বলো তো।

সকলে। আমরা রাজার কাছে দরবার করব।

প্রহরী। আমার পরামর্শ শোন্ ধাবা, দরবার করতে গিয়ে মরবি। তোরা নেহাত ছোটো বলেই মহারাজ তোনের গায়ে হাত দেন নি, কিন্তু হাঙ্গামা যদি করিস তো একটি প্রাণীও রক্ষা পাবি নে।

প্রথম। আমরা আর তো কিছ্ই চাই নে, যে গারদে বাবা আছেন আমরাও সেখানে থাকতে চাই।

প্রহরী। ওরে, চাই বললেই হবে এমন দেশ এ নয়।

দিবতীয়। আচ্ছা, আমরা আমাদের যুবরাজকে দেখে যাব।

প্রহরী। তিনি তোদের ভয়েই ল্রাকিয়ে বেড়াচ্ছেন।

তৃতীয়। তাঁকে না দেখে আমরা যাব না।

সকলে। (উধর্বস্বরে) দোহাই ষ্বরাজ বাহাদ্র।

#### উদরাদিত্যের প্রবেশ

উদয়। আমি তোদের হাকুম করছি তোরা দেশে ফিরে বা।

প্রথম । তোমার হাকুম মানব— আমাদের ঠাকুরও হাকুম করেছে, তাঁর হাকুমও মানব— কিল্তু তোমাকে আমরা নিয়ে যাব।

উদয়। আমায় নিয়ে কী হবে।

প্রথম। তোমাকে আমাদের রাজা করব।

উদয়। তোদের তো বড়ো আম্পর্ধা হয়েছে। এমন কথা মুখে আনিস। তোদের কি মরবার জায়গা ছিল না।

দ্বিতীয়। মরতে হয় মরব, কিন্তু আমাদের আর দ্বঃখ সহ্য হয় না।

তৃতীয়। আমাদের যে ব্রক কেমন করে ফাটছে তা বিধাতাপ্রর্থ জানেন।

**ठ**जूर्थ । ताका, राज्यात प्रश्रास्थ आमारमत किनका क्रमल राजा।

পশুম। আমরা জোর করে নিয়ে যাব, কেড়ে নিয়ে যাব।

উদয়। আছো, শোন্, আমি বলি—তোরা যদি দেরি না করে এখনই দেশে চলে যাস, তা হলে আমি মহারাজের কাছে নিজে মাধবপ্রের যাবার দরবার করব।

প্রথম। সংখ্য আমাদের ঠাকুরকেও নিয়ে যাবে?

উদয়। চেন্টা করব। কিন্তু, আর দেরি না। এই মুহুতে তোরা এখান থেকে বিদায় হ। প্রজারা। আচ্ছা, আমরা বিদায় হল্ম। জয় হোক। তোমার জয় হোক।

## তৃতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

#### মন্দ্রী ও প্রতাপাদিত্য

মন্ত্রী। যুবরাজ কারাদন্ড তো এতদিন ভোগ করলেন, এখন ছেডে দিন।

প্রতাপ। কারাদন্ড দেবার কারণ ঘটেছিল, ছেড়ে দেবার তো কারণ ঘটে নি।

মন্ত্রী। কেবল সন্দেহমাত্রে ওঁকে শাস্তি দিয়েছেন। প্রমাণ তো পান নি।

প্রতাপ। মাধবপ্রের প্রজারা দরখাসত নিয়ে দিল্লিতে চলেছিল, হাতে হাতে ধরা পড়েছিল, সেও কি তুমি অবিশ্বাস কর।

মন্দ্রী। আজ্ঞে না মহারাজ, অবিশ্বাস করছি নে।

প্রতাপ। ওরা তাতে লিখেছে আমি দিল্লীশ্বরের শাত্র, ওদের ইচ্ছা আমাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে উদয়কে সিংহাসন দেওয়া হয়—এ কথাগ্রলো তো ঠিক।

মন্দ্রী। আজে হাঁ, সে দরখাসত তো আমি দেখেছি।

প্রতাপ। এর চেয়ে তুমি আর কী প্রমাণ চাও।

মন্ত্রী। কিন্তু এর মধ্যে আমাদের ধ্বরাজ আছেন, এ কথা আমি কিছুতে বিশ্বাস করতে পারি নে।

প্রতাপ। তোমার বিশ্বাস কিংবা তোমার আন্দাজের উপর নির্ভার করে তো আমি রাজকার্য চালাতে পারি নে। যদি বিপদ ঘটে তবে 'ঐ যা, মন্দ্রী আমার ভূল বিশ্বাস করেছিল' বলে তো নিম্ফতি পাব না।

মন্দ্রী। কিন্তু ন্যায়বিচার করা রাজত্বের অপ্য মহারাজ। যুবরাজকে যে সন্দেহে কারাদশ্ভ দিয়েছেন তার যদি হোনো মূখ না থাকে তা হলেও রাজকার্যের মপাল হবে না।

প্রতাপ। রাজ্যরক্ষা সহন্ধ ব্যাপার নয় মন্দ্রী। অপরাধ নিশ্চর প্রমাণ হলে তার পরে দশ্ভ দেওয়াই যে রাজার কর্তব্য তা আমি মনে করি নে। যেখানে সন্দেহ করা যায় কিংবা যেখানে ভবিষাতেও অপরাধের সম্ভাবনা আছে, সেখানেও রাজা দশ্ড দিতে বাধ্য।

মন্দ্রী। আপুনি রাগ করবেন, কিন্তু আমি এ ক্ষেত্রে সন্দেহ কিংবা ভবিষ্যৎ অপুরাধের সম্ভাবনা পর্যান্ত কল্পনা করতে পারি নে।

প্রতাপ। মাধবপ্রের প্রজারা এখানে এসেছিল কি না?

মন্ত্ৰী। হা।

প্রতাপ। তারা ওকেই রাজা করতে চেয়েছিল কি না?

মন্ত্রী। হাঁ চেয়েছিল।

প্রতাপ। তাম বলতে চাও এ-সকলের মধ্যে উদয়ের কোনো হাত ছিল না?

মন্দ্রী। যদি হাত থাকত তা হলে এত প্রকাশ্যে এ কথার আলোচনা হত না।

প্রতাপ। আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার নিঃসংশয় নিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়েই বসে থাকো—বিপদটা একেবারে ঘাড়ে এসে পড়ার জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকব না। রাজার দায়িত্ব মন্দ্রীর দায়িত্বের চেয়ে চের বেশি। অন্যায়ের শ্বারা অবিচারের শ্বারাও রাজাকে রাজধর্ম পালন করতে হয়।

মন্দ্রী। অন্তত বৈরাগী ঠাকুরকে ছেড়ে দিন মহারাজ। প্রজাদের মনে একসংখ্য এতগালো বৈদনা চাপাবেন না।

প্রতাপ। আচ্ছা, সে আমি বিবেচনা করে দেখব।

মন্ত্রী। চল্বন-না মহারাজ, একবার স্বয়ং ভিতরে গিয়ে য্বরাজকে দেখে আস্বন-না। ওঁর ম্থ দেখলে, ওঁর দ্বটো কথা শ্বনলেই ব্ঝতে পারবেন, গোপনে অপরাধ ওঁর শ্বারা কথনো ঘটতেই পারে না।

প্রতাপ। যারা মুখের ভাব দেখে আর হায়-হায় আহা-উহ্ব করতে করতে রাজ্যশাসন করে। তারা রাজা হবার যোগ্য নয়।

#### বসম্ভরায়ের প্রবেশ

বঙ্গলত। বাবা প্রতাপ, উদয়কে আর কেন কণ্ট দাও। পদে পদেই যদি সে তোমাদের কাছে অপরাধ করে তবে তাকে এই বৃড়োর কাছে দাও-না।

া প্রতাপ নির্ত্তর

তুমি যা মনে করে উদয়কে শাহ্তি দিচ্ছ, সেই অপরাধ যে যথার্থ আমার। আমিই যে রামচন্দ্র-রায়কে রক্ষা করবার জন্যে চক্তান্ত করেছিলম।

প্রতাপ। খুড়োমশায়, বৃথা কথা বলে আমার কাছে কোনোদিন কেউ কোনো ফল পায় নি।

বসন্ত। ভালো, আমার আর-একটা ক্ষ্মুদ্র প্রার্থনা আছে। আমি একবার কেবল উদয়কে দেখে যেতে চাই— আমাকে সেই কারাগ্রহে প্রবেশ করতে কেউ যেন বাধা না দেয় এই অন্মতি দাও!

প্রতাপ। সে হতে পারবে না।

বসণত। তা হলে আমাকে তার সঙ্গে বন্দী করে রাখো। আমাদের দ্বজনেরই অপরাধ এক—
দশ্ভও এক হোক— যতদিন সে কারাগারে থাকবে আমিও থাকব।

নীরবে প্রতাপের প্রস্থান

#### রামমোহনের প্রবেশ

বসনত। কী মোহন। কী খবর।

রামমোহন। মাকে আমাদের চন্দ্রন্বীপে আসবার কথা বলতে এসেছিল্ম।

বসন্ত। প্রতাপকে জানিয়েছিস নাকি।

রামমোহন। তাঁকে জানাবার আগে একবার প্রয়ং মাকে নিবেদন করতে গিংগ্রছিল্ম।

বসন্ত। তা, বিভা কী বললে।

রাম্মাহন। তিনি বললেন, তিনি যেতে পার্বেন না।

বসন্ত। কেন, কেন। অভিমান করেছে ব্রঝি? সেটা মিছে অভিমান, রামমোহন, সে বেশিক্ষণ থাকবে না, একট্র তুমি সব্রুর করে।।

রামমোহন। তিনি বললেন, 'দাদাকে ছেড়ে আজ আমি যেতে পারব না।'

বসনত। আহা, সে কথা বলতে পারে বটে।

রামমোহন। বড়ো বুক ফুলিয়ে এসেছিলেম। মহারাজ নিষেধ করেছিলেন — বলেছিলেম. মালক্ষ্মী আমাকে বড়ো দয়া করেন, আমার কথা ঠেলতে পারবেন না! আমাদের রাজা বললেন, প্রতাপাদিত্যের ঘরের মেয়েকে নিতে পারব না। আমি বললেম, তিনি কি কেবল প্রতাপাদিত্যের ঘরের মেয়ে? আপনার ঘরের রানী নন? শ্বশ্রের উপর রাগ করে নিজের সিংহাসনকে অপমান করবেন? এই বলে চলে এসেছি, আজ আমি ফিরব কোন্ মুখে?

বসণত। বিভাকে দোষ দিয়ো না রামমোহন।

রামমোহন। না খ্রেড়ামহারাজ, আমাদের মহারাজার ভাগাকেই দোষ দিই—এমন লক্ষ্মীকে পেয়েও হেলায় হারাতে ব্সেছেন।

বসন্ত। হারাবে কেন রামমোহন। শৃভাদন আসবে, আবার মিলন হবে।

রামমোহন। কুপরামশ দেবার লোক ষে ঢের আছে। ওরা বলছে যাদবপ্রের ঘরের মেয়ে এনে তাকে ওঁর পাটরানী করবে।

বসন্ত। এও কি ক**খনো সম্ভব?** আমাদের বিভাকে ত্যাগ করবে?

রামমোহন। সেই চক্রান্তই হয়েছে, তাই আমি ছ্বটে এল্ম। অপরাধ করলেন নিজে. আর

যিনি সতীলক্ষ্মী তাঁকে দল্ড দিলেন। এও কি কখনো সইবে? হোক-না কলি, ধর্ম কি একেবারে নেই। চলল্ম মহারাজ, আশীর্বাদ করবেন, আমাদের রাজার যেন স্মৃতি হয়।

বসন্ত। এখানকার বিপদ কেটে গেলে আমি নিজে যাব তোমাদের ওখানে। এমন অন্যায় হতে দেব কেন।

রোমমোহনের প্রণাম করিয়া প্রস্থান

#### সীতারামের প্রবেশ

কী সীতারাম, খবর কি?

সীতারাম। কারাগারে আমরা আ<mark>গনে লাগিয়ে দিয়েছি, এখনই যাবরাজ বেরিয়ে</mark> আসবেন।

বসন্ত। আবার আর-একটা উৎপাত ঘটবে না তো? একটা ফাঁড়া কাটাতে গিয়ে আর-একটা ফাঁড়া ঘাড়ে চাপে যে। আমার ভালো ঠেকছে না।

সীতারাম। কাছেই নোকো তৈরি আছে খ্র্ড়োমহারাজ, তাঁকে নিয়ে এখনই আপনাকে পালাতে হবে। এ ছাড়া আর কোনো গতি নেই।

বসন্ত। তার আগে বিভার **সং**শ্য একবার দেখা করে আসিগে।

সীতারাম। না তার সময় নেই।

বসনত। দেরি করব না সীতারাম, তার সংখ্য জীবনে আর তো দেখা হবে না।

সীতারাম। তা হলে সমস্ত আমাদের বৃথা হয়ে যাবে। ঐ দেখুন, আগ্রুনের শিখা জনুলে উঠেছে।

বসুন্ত। আগন্ন থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে তো রে?

সীতারাম। কারাগারের মধ্যেই আমাদের চর আছে, এই এলেন বলে, দেখুন-না।

#### উদয়াদিত্যের প্রবেশ

উদয়। দাদামশায় যে!

বসন্ত। আয় ভাই, আয়।

উদয়। সমস্তই স্বপন নাকি? আমি তো ব্যুঝতে পারছি নে।

সীতারাম। যুবরাজ, এই দিকে নৌকো আছে, শীঘ্র আস্বন।

উদয়। কেন, নোকো কেন।

সীতারাম। নইলে আবার প্রহরীরা ধরে ফেলবে।

উদয়। কেন, আমি কি পালিয়ে যাচ্ছ।

বসনত। হাঁ ভাই, আমি তোকে চুরি করে নিয়ে চলেছি।

সীতারাম। কয়েদখানায় আমিই আগনে লাগিয়েছি।

উদয়। কী সর্বনাশ! মরবি যে রে!

সীতারাম। যতদিন তুমি কয়েদে ছিলে, প্রতিদিন আমি মরেছি।

উদয়। না, আমি পালাব না।

বসন্ত। কেন দাদা।

উদয়। নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে অন্যদের বিপদের জালে জড়াতে পারব না।

বসন্ত। অন্যদের যে তাতেই আনন্দ। তোমার তাতে কোনো অপরাধ নেই।

উদয়। সে আমি পারব না। কারাগারের বন্ধন আমার পক্ষে তার চেয়ে অনেক ভালো। যদি পালাই তবে মৃত্তি আমার ফাঁস হবে। আমি কারাগারে ফিরব।

বসনত। কারাগার তো গেছে ছাই হয়ে, তুমি ফিরবে কোথায়।

উদয়। ঐ দিকে একখানা ঘর বাকি আছে।

বসন্ত। তা হলে আমিও হাই।

উদয়। না, তুমি যেতে পারবে না। কিছুতেই না।

বসন্ত। আছেন, তা হলে আমি বিভার কাছে যাই। তার প্রাণটা যে কিরকম করছে, সে আমিই জানি।

উদয়। সীতারাম, আমার জন্যে যে নোকো তৈরি আছে সে নোকোয় চড়ে এখন তুই রায়গড়ে চলে বা।

সীতারাম। (উদয়কে প্রণাম করিয়া) তা ছাড়া আমার আর গতি নেই। প্রভু, যদি কোনো পর্ণা করে থাকি আর-জন্মে যেন তোমার দাস হয়ে জন্মাই।

[উভয়ের প্রস্থান

ধনজারের প্রবেশ

ন্ত্য ও গীত

ওরে আগ্বন আমার ভাই, আমি তোমারি জয় গাই।

তোমার শিকলভাঙা এমন রাঙা ম্তি দেখি নাই।

তুমি দুহাত তুলে আকাশ-পানে মেতেছ আজ কিসের গানে,

একি আনন্দময় নৃত্য অভয় বলিহারি যাই।

যেদিন ভবের মেয়াদ ফ্রাবে ভাই,

আগল যাবে সরে—

সেদিন হাতের দড়ি পায়ের বেড়ি

দিবি রে ছাই করে।

সেদিন আমার অপ্য তোমার অধ্যে

७३ नाहरन नाहरव द्राष्ट्रश,

সকল দাহ মিটবে দাহে

ঘ্রুচবে সব বালাই।

[ প্রস্থান

#### প্রতাপাদিতা ও মন্দ্রীর প্রবেশ

প্রতাপ। দৈবাৎ আগন্ন লাগার কথা আমি একবর্ণ বিশ্বাস করি নে। এর মধ্যে চক্রান্ত আছে। খন্ডো কোথায়?

মন্ত্ৰী। তাঁকে দেখা যাচ্ছে না।

প্রতাপ। হ্ন। তিনিই এই অণ্নকান্ড ঘটিয়ে ছোঁড়াটাকে নিয়ে পালিয়েছেন।

মন্ত্রী। তিনি সরল লোক—এ-সকল ব্রুম্থি তো তাঁর আসে না।

প্রতাপ। বাইরে থেকে যাকে সরল বলে বোধ হবে না তার কুটিল বৃদ্ধি বৃথা।

মন্ত্রী। কারাগার ভশ্মসাং হয়ে গেছে। আমার আশধ্কা হচ্ছে যদি—

প্রতাপ। কোনো আশ•কা নেই, আমি বলছি উদয়কে নিয়ে খ্রড়োমহারাজ পালিয়েছেন। বৈরাগীটার খবর পেয়েছ?

মন্ত্রী। না মহারাজ।

প্রতাপ। সে বোধ হয় পালিয়েছে। সে যদি থাকে তো আমার কার্ছে পাঠিয়ে দিয়ো।

মন্ত্রী। কেন মহারাজ, তাকে আবার কিসের প্রয়োজন।

প্রতাপ। আর কিছ্ নয়—সেই ভাঁড়টাকে নিয়ে একট্ আমোদ করতে পারতুম, তার কথা শ্বনতে মন্ধা আছে।

#### ধনজয়ের প্রবেশ

ধনঞ্জয়। জয় হোক মহারাজ। আপনি তো আমাকে ছাড়তেই চান না, কিল্তু কোথা থেকে আগন্ন ছ্টির পরোয়ানা নিয়ে হাজির; কিল্তু না বলে যাই কী করে। তাই হ্কুম নিতে এলন্ম। প্রতাপ। কদিন কাটল কেমন?

ধনপ্রয়। সনুথে কেটেছে, কোনো ভাবনা ছিল না। এ-সব তারই লাকেচারুরি খেলা—ভেবেছিল গারদে লাকেবে, ধরতে পারবে না। কিন্তু ধরেছি, চেপে ধরেছি, তার পর খাব হাসি, খাব গান। বড়ো আনন্দে গেছে, আমার গারদ-ভাইকে মনে থাকবে।

#### गान

ওরে শিকল, তোমায় অংগে ধরে দিয়েছি ঝংকার।

তুমি আনন্দে ভাই, রেখেছিলে

ভেঙে অহংকার।

তোমায় নিয়ে করে খেলা সনুথে দৃঃখে কাটল বেলা— অংগ বেড়ি দিলে বেড়ি.

বিনা দামের অলংকার।

তোমার 'পরে করি নে রোষ, দোষ থাকে তো আমারই দোষ, ভয় যদি রয় আপন মনে

তোমায় দেখি ভয়ংকর।

অন্ধকারে সারা রাতি ছিলে আমার সাথের সাথী, সেই দয়াটি স্মরি তোমায়

করি নমস্কার।

প্রতাপ। বল কী বৈরাগী, গারদে তোমার এত আনন্দ কিসের।

ধনঞ্জয়। মহারাজ, রাজ্যে তোমার যেমন আনন্দ, তেমনি আনন্দ। অভাব কিসের। তোমাকে সুখ দিতে পারেন আর আমাকে পারেন না?

প্রতাপ। এখন তুমি যাবে কোথায়।

ধনঞ্জয়। রাস্তায়।

প্রতাপ। বৈরাগী, আমার এক-একবার মনে হয় তোমার ঐ রাস্তাই ভালো—আমার এই রাজ্যটা কিছু, না।

ধনপ্রয়। মহারাজ, রাজ্যটাও তো রাস্তা। চলতে পারলেই হল। ওটাকে যে পথ বলে জানে সেই তো পথিক; আমরা কোথায় লাগি। তা হলে অনুমতি যদি হয় তো এবারকার মতো বেরিয়ে পড়ি।

প্রতাপ। আচ্ছা, কিন্তু মাধ্বপন্রে যেয়ো না। ধনঞ্জয়। সে কেমন করে বলি, যখন নিয়ে যাবে তখন কার বাবার সাধ্য বলে যে যাব না।

[ প্রস্থান

মন্ত্রী। মহারাজ! ঐ তো দেখি যুবরাজ আসছেন। প্রতাপ। তাই তো, পালায় নি তবে।

#### উদয়াদিতোর প্রবেশ

প্রতাপ। কী, তুমি যে মৃক্ত দেখি?

উদয়। কেমন করে বলব মহারাজ। কারাগার প্রভূলেই কি কারাগার যায়।

প্রতাপ। তুমি যে পালিয়ে গেলে না?

উদয়। মেয়াদ না ফ্রালে পালাব কী করে। মহারাজের সংশ্যে আমার যে চিরবন্ধনের সম্বন্ধ, সেটা যথন নিজে ছিল্ল করে দেবেন সেইদিনই তো ছাড়া পাব।

প্রতাপ। তোমাকে ত্যাগ ক'রে?

উদয়। তা ছাড়া আর কী বলব। আমাকে গ্রহণ করে আমাদের তো কারো কোনো সূখ নেই। প্রতাপ। তুমি অথচ সিংহাসনের যোগ্য নও, সেই সিংহাসনে তোমার অধিকার আছে, এর থেকেই যত দুঃখ। যেখানে যার স্থান নয় সেইখানেই তার বন্ধন।

উদয়। না মহারাজ, আমি যোগা নই। আপনার এই সিংহাসন হতে আমাকে অব্যাহতি দিন এই ভিক্ষা।

প্রতাপ। তুমি যা বলছ তা যে সত্যই তোমার হৃদয়ের ভাব তা কী করে জানব।

উদয়। আজ আমি মা-কালীর চরণ স্পর্শ করে শপথ করব, আপনার রাজ্যের স্চ্চেগ্র ভূমিও আমি কখনো শাসন করব না: সমরাদিতাই আপনার রাজ্যের উত্তরাধিকারী।

প্রতাপ। তুমি তবে কী চাও।

উদয়। মহারাজ, আমি আর কিছুই চাই নে—কেবল আমাকে পিঞ্জরের পশ্বর মতো গারনে প্রে রাখবেন না। আমাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ কর্ন, আমি একাকী কাশী চলে যাই।

প্রতাপ। আচ্ছা বেশ। আমি এর ব্যবস্থা করছি।

উদয়। আমার আর-একটি প্রার্থনা আছে মহারাজ। আমি বিভাকে নিজে তার শ্বশ্রবাড়ি পেণছে দিয়ে আসবার অনুমতি চাই।

প্রতাপ। তার আবার শ্বশ্ববাড়ি কোথায়।

উদয়। তাই যদি মনে করেন তবে সেই অনাথা কন্যাকে আমার কাছে থাকবার অনুমতি দিন। এখানে তো তার সূত্রও নেই, কর্মও নেই।

প্রতাপ। তার মাতার কাছে অনুমতি নিতে পার।

[মন্ত্রীর প্রস্থান

#### মহিষী ও বিভার প্রবেশ

মহিষী। উদয় কি বে'চে আছে।

প্রতাপ। ভয় নেই। বে'চে আছে। তুমি এখানে যে?

মহিষী। পারব কেন থাকতে। শ্বনল্ম কারাগারে আগ্বন লেগেছে। উদয়, বাবা আমার, এখন ঘরে চল্।

উদয়। আমার ঘর নেই। আমি যাচ্ছি কাশী।

মহিষী। সে কী কথা। তা হলে আমাকে মেরে ফেলে যা।

উদয়। মা, এতদিনে তুমি কি ঠাউরেছ তোমার আশ্রয়েই ছেলে নিরাপদে থাকবে। আমার তো শিক্ষার আর কিছু বাকি নেই। আজ তোমাদেরই কল্যাণে বিশ্বনাথের আশ্রয় পেয়েছি। কারাগারের সংগ্য সংগ্য আমার অন্য সব আশ্রয়ই প্রেড় ছাই হয়ে গেছে। কে'দে কী হবে মা, আজই চোথের জল মোছবার সময়।

বিভা। দাদা, আমাকে ফেলে যেতে পারবে না।

উদয়। কিছুতে না। (মাতার প্রতি) বিভারও তো আর জায়গা নেই—এখন তুমি অনুমতি করো, আমার সংগ্যে ওকেও অভয়-আগ্রয়ে নিয়ে যাই।

মহিষী। তুই যদি যাবি উদয়, তো ও ধাক তোর সঙ্গে— তোর মায়ের হয়ে ও-ই তোকে দেখতে শ্নতে পারবে। ইতিমধ্যে ওর শ্বশ্বরবাড়িতে খবর পাঠিয়ে দিই, যদি তারা—

প্রতাপ। চুপ করো, ওর আবার শ্বশ্রবাড়ি কোথায়।

মহিষী। গর্ভে ধরে সংসারে কী দ্বঃথই এনেছি। রাজার বাড়িতে এরা জন্মেছিল এইজন্যেই? এখন একবার বাড়িতে চল — তার পরে—

উদয়। না মা, ও বাড়িতে আর নয়— রাস্তা বেয়ে সোজা চলে যাব, আমাদের পিছনে তাকাবার কিছুই নেই।

মহিষী। তোরা রাস্তায় বেরিয়ে যাবি, আর এই রাজবাড়ির অল্ল যে আমার বিষের মতো ঠেকবে।

উদয়। এখন আমাদের আশীর্বাদ করে বিদায় করো।

মহিষী। ব্ঝতে পারছি, তোদের দ্বংথের দিন ঘ্চল। এবার ঈশ্বর তোদের স্থেই রাখবেন। তব্ দ্বর্ণল মন মানে না যে। আজ থেকে মায়ের যোগ্য সেবা তোদের আর তো কিছ্ করতে পারব না, তোদের জন্যে যোশারেশ্বরীর কাছে রোজ প্রজা দেব।

বিভা। দাদামহাশয় কোথায় দাদা।

উদয়। তিনি কাছেই কোথাও আছেন—এখনই দেখা হবে।

প্রতাপ। না. দেখা হবে না। কোনোদিন না!

উদয়। কেন, তাঁর কী হল?

প্রতাপ। তাঁর বিচার বাকি আছে। সে-সব কথা তোমাদের ভাববার কথা নয়।

উদয়। না হতে পারে, কিন্তু এই বলে গেল্ম মহারাজ, রাজ্য তো মাটির নয়, রাজ্য হল প্রণার— সে প্রণা রাজাকে নিয়ে, প্রজাকে নিয়ে, সকলকে নিয়ে। বিভা, আর কাঁদিস নে। দাদামশায় তো মহাপ্রন্য, ভয়ে তাঁর ভয় নেই, মৃত্যুতে তাঁর মৃত্যু নেই। আমাদের মতো সামান্য মান্বই ঘা খেয়ে মরে।

প্রতাপ। এখন এসো উদয়, কালীর মন্দিরে এসো, মায়ের পা ছারে শপথ করতে হবে।

## চতুর্থ অঙক

## প্রথম দ্শ্য

#### বরবেশে রামচন্দ্র

রমাই। আপনি তো চলে এলেন, এ দিকে যুবরাজ বাবাজি বিষম গোলে পড়লেন।

মন্ত্রী। কিরকম হে রমাই।

রমাই। রাজার অভিপ্রায় ছিল, কন্যাটি বিধবা হলে হাতের নোয়া আর বালা দ**্গাছি বিক্রি** করে রাজকোষে কিণ্ডিং অর্থাগম হয়। যুবরাজ তাতে ব্যাঘাত করাতে তদ্বি কত।

মন্ত্রী। মহারাজ, শ্রনতে পাই প্রতাপাদিত্য আপসোসে সারা হচ্ছেন। এ দিকে একট্র ইশারা করলেই নিজের খরচে এখনো মেরেটিকে পেশিছিয়ে দিতে রাজি।

রমাই। সেটা বিনি-খরচায় হতে পারে, কিন্তু ফিরে পাঠাবার খরচাটা মহারাজের নিজের গাঁট থৈকে দিতে হবে।

মন্দ্রী। সে তো বটেই। বিবাহ করেছেন তাঁদের বাড়িতে, কিন্তু নিজের বাড়িতে আনবার বেলা তো বিচার করতে হয়। কী বল রমাই।

রমাই। সে তো বটেই। পাঁকে যদি মহারাজা পা দিয়ে থাকেন সে তো পাঁকের বাবার ভাগ্যি, তা বলে ঘরে ঢোকবার সময় পা ধুয়ে আসকেন না?

মন্ত্রী। বেশ বলেছ রমাই।

রমাই। মন্দ্রিবর, শৃভকমে মহারাজের যশ্রের শ্বশ্রমশায়কে একখানা নিমন্দ্রণপর পাঠানো হয়েছে তো? কী জানি, মনে দৃঃখ করতেও পারেন।

[সকলের হাসা

বরণ করবার জন্যে এয়োস্ট্রীদের মধ্যে শাশ্বড়ি-ঠাকর্বকেও ভুললে চলবে না। মিণ্টাম্নমিতরে জনাঃ, সেটাও চাই—অতএব সেখানে যখন মিণ্টাম পাঠানো হবে তখন সেইসঙ্গে দ্ব-চারছড়া কাঁচা রম্ভাও পাঠানো ভালো। কাঁ বল মন্ট্রী।

মন্ত্রী। তার উপরে কথা।

[ উচ্চহাস্য

রমাই। আর দেখেন মহারাজ, যুবরাজকে একখানা পত্র লিখে জানাবেন যে, তোমাদের রাজস্ব রাজকন্যা তোমাদেরই থাক্, প্রজাপতির কৃপায় জগতে শালা-শ্বশন্রের অভাব নেই। কী বলেন আপনারা।

্রেকলের উচ্চহাস্য

রামচন্দ্র। রমাই, তুমি যাও, লোকজনদের দেখোগে।

[রমাইয়ের প্রস্থান

সেনাপতি, তুমি এইখানে বোসো, রমাইয়ের হাসি আমার ভালো লাগছে না।

সেনাপতি ফর্নান্ডিজ। মহারাজ, রমাইয়ের হাসি গণ্ধকের ধোঁয়ার মতো, তার ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসে।

রামচন্দ্র। ঠিক বলেছ সেনাপতি, আমার ইচ্ছে হচ্ছিল উঠে চলে যাই। আজ গান বাজনা ভালো জমছে না ফর্নান্ডিজ।

ফর্নান্ডিজ। না মহারাজ, জমছে না, আমার ব্বে বাজছে— আর-এক দিনের কথা মনে পড়ছে।

রামচন্দ্র। গ্রেজবটা কি সত্য।

ফর্নান্ডিজ। কিসের গ্রেজব।

রামচন্দ্র। ঐ তারা কি যশোর থেকে আসছেন।

ফর্নান্ডিজ। হাঁ মহারাজ, শানেছি বটে। আদেশ করেন তো তাঁদের এগিয়ে আনি গে।

রামচন্দ্র। এগিয়ে আনবে? তা হলে কিন্তু মন্ত্রী রমাই সবাই হাসবে।

ফর্নান্ডিজ। আদেশ করেন তো ওদের হাসিস্থ মুখ একেবারে চে'ছে পরিজ্ঞার করে দিই। রামচন্দ্র। না, না, গোলমাল করে কাজ নেই। কিন্তু সেনাপতি, আমি তোমাকে গোপনে বলছি, কাউকে বোলো না, আমি তাকে কিছুতে ভুলতে পারছি নে। কালই রাগ্রে তাকে স্বংশন দেখেছি।

ফর্নান্ডিজ। মহারাজ, আমি আর কীবলব—তাঁর জন্যে প্রাণ দিলে যদি কোনো কাজেও না লাগে তব্ দিতে ইচ্ছা হচ্ছে।

রামচন্দ্র। দেখো সেনাপতি, এক কাজ করলে হয় না?

कर्नान्छक। की वन्न।

রামচন্দ্র। মোহন যদি একবার খবর পায় যে, তাঁরা আসছেন তা হলে সে আপনি ছুটে যাবে। একবার কোনোমতে তাকে সংবাদটা জানাও-না। কিন্তু দেখো, আমার নাম কোরো না।

ফর্নান্ডিজ। যে আজ্ঞা মহারাজ।

#### রমাইরের প্রবেশ

রমাই। মহারাজ, যশোর থেকে তো কেউ নিমল্রণ রাখতে এল না। রাগ করলে-বা। রামচলুর। হা, হা, হা, হা।

রমাই ৷ আপনার প্রথম পক্ষের শ্বশত্ত্ব তো সেবার তাঁর কন্যার সিশিথর সিশ্বরের উপর হাত ব্লাবার চেন্টার ছিলেন—এবারে তাঁকে—

#### রামমোহন প্রত আসিয়া

রামমোহন। চুপ। আর একটি কথা যদি কও তা হলে—

রমাই। ব্ঝেছি বাবা, আর বলতে হবে না।

রামমোহন। মহারাজ, হাসবেন না মহারাজ। আজকের দিনে অনেক সহ্য করেছি, কি**ন্তু** মহারাজার ঐ হাসি সহ্য করতে পার্রাছ নে।

রামচন্দ্র। ফের বেয়াদবি করছিস।

রামমোহন। আমার বেয়াদবি! বেয়াদবি কে করলে ব্রুলে না! ফর্নান্ডিজ। মোহন, একটা কথা আছে ভাই, একটা এ দিকে এসো।

[উভয়ের প্রস্থান

রামচন্দ্র। ওরা সব গান বন্ধ করে হাঁ করে বসে রইল কেন। ওদের একট্র গাইতে বলো-না। আজ সব যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়ছে। গান ধরো।

গান

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে. উছলে পড়ে আলো— ও রজনীগন্ধা, তোমার গন্ধসুধা ঢালো। পাগল হাওয়া বুঝতে নারে ডাক পড়েছে কোথায় তারে, ফুলের বনে যার পাশে যায় তারেই লাগে ভালো। নীল গগনের ললাটখানি চন্দনে আজ মাখা, বাণীবনের হংসমিথন মেলৈছে আজ পাখা। পারিজাতের কেশর নিয়ে ধরায়, শশী, ছড়াও কি এ। ইন্দ্রপ্রীর কোন্রমণী বাসরপ্রদীপ জন্মলো।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

পথে

. 4,

#### উদয়াদিত্য ও ধনঞ্জয়

ধনপ্রয়। আজ রাশ্তায় মিলন, আজ বড়ো আনন্দ। আজ আর ভণ্ডামির কোনো পরকার নেই, আজ আর য্বরাজ নয়। আজ তো তুমি ভাই। আয়ু ভাই, কোলাকুলি করে নিই।

কোলাকুলি

দাদা, যেখানে দীন দরিদ্র সবাই এসে মেলে সেই দরাজ জারগাটাতে এসে দাঁড়িয়েছ, আজ আর কিছু ভাবনা নেই।

গান

সকল ভয়ের ভয় যে তারে কোন্ বিপদে কাড়বে। প্রাণের সঙ্গে যে প্রাণ গাঁথা কোন্ কালে সে ছাড়বে। নাহয় গেল সবই ভেসে— রইবে তো সেই সর্বনেশে. বে লাভ সকল ক্ষতির শেষে সে লাভ কেবল বাডবে। সুখ নিয়ে ভাই, ভয়ে থাকি-আছে আছে দেয় সে কাঁকি, দ্বঃখে যে সুখ থাকে বাকি কেই বা সে সূত্র নাড়বে। যে পড়েছে পড়ার শেষে ঠাঁই পেয়েছে তলায় এসে— ভয় মিটেছে. বে'চেছে সে. তারে কে আর পাড়বে।

উদয়। বৈরাগী ঠাকুর, আমি তোমার সংগ ধরলাম, আর ছাড়ছি নে কিন্তু। ধনপ্রয়। তুমি ছাড়লে আমি ছাড়ি কই ভাই। মনে বেশ আনন্দ আছে তো? খাতমাত কিছা নেই তো?

উদয়। কিছু না, বেশ আছি।

ধনঞ্জয়। তবে দাও একট্ব পায়ের ধ্বলো।

উদয়। ও কী কর, ও কী কর। অপরাধ হবে যে।

ধনপ্রায়। দাদা, এতবড়ো বোঝা নিজের হাতে ভগবান যার কাঁধ থেকে নামিয়ে দেন, সে যে মহা-পর্ব্য। তোমাকে দেখে আমার সর্ব গায়ে কাঁটা দিছে। একবার দিদিকে আনো, তাকে একবার দেখি। উদয়। সে তোমাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে, তাকে ডেকে আনছি।

#### বিভার প্রবেশ ও বৈরাগীকে প্রণাম

ধনপ্রয়। ভয় নেই দিদি, ভয় নেই, কোনো ভয় নেই। এই দেখ্-না, আমাকে দেখ্-না— আমি তাঁর রাশতার ছেলে— রাশতার কোলে-কোলেই দিন কেটে গেল— দিনরাত্রি একেবারে ধনুলোয় ধনুলোময় হয়ে বেড়াই, মায়ের আদরে লাল হয়ে উঠি। আমার মায়ের ঐ ধনুলোঘরে আজ তোমার নতুন নিমন্ত্রণ, কিন্তু মনে কোনো ভয় রেখো না।

বিভা। বৈরাগী ঠাকুর, তুমি কোথায় যাচ্ছ। তুমি কি আমাদের সংগে যাবে।

ধনপ্রায়। কোথায় যাব সে কথা আমার মনেই থাকে না। ঐ রাস্তাই তো আমাকে মজিয়েছে। এই মাটি দেখলে আমাকে মাটি করে দেয়।

গান

সারিগানের স্বর গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ আমার মন ভুলায় রে। ওরে কার পানে মন হাত বাড়িয়ে কুটিয়ে যায় ধুলায় রে। ও বে আমায় ঘরের বাহির করে, পায়ে পায়ে পায়ে ধরে—

ও যে কেড়ে আমার নিয়ে যায় রে যায় রে কোন্চুলায় রে।

ও ষে কোন্বাঁকে কী ধন দেখাবে, কোনখানে কী দায় ঠেকাবে,

কোথার গিয়ে শেষ মেলে যে— ভেবেই না কুলায় রে।

উদয়। ঠাকুর, তুমি কি ভাবছ বিভা আমার পথের সঙ্গিনী। ওকে আমি ওর শ্বশ্রবাড়ি পেণছে দিতে যাচ্ছি।

ধনপ্রয়। বেশ, বেশ, হরি ষেখানে নিয়ে যান সেইখানেই ভালো। দেখি তিনি কোন্খানে পেণিছিয়ে দেন, আমিও সঙ্গে আছি। কোনো ভয় নেই দিদি, কোনো ভয় নেই।

[ প্রস্থান

বিভা। দাদা, ঐ-যে মোহন আসছে। ওর সংগে আমি একট্ব আলাদা কথা কইতে চাই। উদয়। আচ্ছা, আমি একট্ব সরে যাচ্ছি।

্র প্রস্থান

#### রামমোহনের প্রবেশ

বিভা। মোহন!

রামমোহন। মা, আজ তুমি এলে?

বিভা। হাঁ মোহন, তুই কি আমায় নিতে এলি।

রামমোহন। না মা, অত ব্যাস্ত হোয়ো না, আজ থাক্।

বিভা। কেন মোহন, আজ কেন নয়।

রামমোহন। আজ দিন ভালো নয় যে মা, আজ দিন ভালো নয়।

বিভা। ভালো দিন নয়? তবে আজ এত উৎসবের আয়োজন কেন। বরাবর দেখলাম রাস্তায় আলোর মালা, বাঁশি বাজছে। আজ বা্ঝি শা্ভলান পড়েছে।

রামমোহন। শ্ভলক্, মিথ্যা কথা! সমস্ত ভুল!

বিভা। মোহন, তোর কথা আমি ব্রুতে পারছি নে, কী হয়েছে আমাকে সতি। করে বল্। মহারাজ কি রাগ করেছেন?

রামমোহন। রাগ করেছেন বৈকি।

বিভা। তিনি তো আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

রামমোহন। দেরি হয়ে গেছে মা, দেরি হয়ে গেছে। অনেক দেরি হয়ে গেছে। সময় গেলে আর ফেরে না।

বিভা। কে বললে ফেরে না। আমি তপ্স্যা করে ফেরাব, আমি জীবন মন দিয়ে ফেরাব। মোহন, এখনই তুই আমাকে নিয়ে যা। দেরি যদি হয়ে থাকে, আর এক মৃহতে দেরি করব না।

রামমোহন। যুবরাজ কোথায় গেছেন?

বিভা। তিনি এখনই আসবেন।

রামমোহন। তিনি ফিরে আসুন-না।

বিভা। না মোহন, আর বিলম্ব নয়। তিনি কি খবর পেয়েছেন আমি এসেছি। দাদা বললেন, তিনি নৌকার ছাত থেকে দেখেছেন ময়্রপংখি সাজানো হচ্ছে।

রামমোহন। হাঁ, সাজানো হচ্ছে বটে—

বিভা। এখনো কি সাজানো শেষ হয় নি।

# তপতী

প্রকাশ : ১৯২৯

'তপতী' রচনার (১৯২৯) কিছ্মিদন প্রে 'রাজা ও রানী'র (১৮৮৯) কাহিনী অবলন্দনে রবীন্দ্রনাথ 'যথাসম্ভব সংক্ষিশত ও পরিবর্তিত করে' 'ভৈরবের বলি' (১৯২৯) নামে একটি অভিনয়যোগ্য সংস্করণ প্রস্তৃত করেন। অভিনয়পানীতে 'রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রানীর কবিকৃত নৃত্ন সংস্করণ' বলে উল্লেখ করা হলেও 'এমনতরো অসম্পূর্ণ সংস্কারের স্বারা সংশোধন সম্ভব নয়' বিধায় 'ভৈরবের বলি' গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় নি।

# दिराध्य श्रम

ज्ञान्त्र क्ष्म क

'রাজা ও রানী' নাটকের প্রথম র্পান্তর 'ভৈরবের বলি'র ন্টেজ-কপিতে কবি-কৃত ভূমিকা শান্তিনিকেতন রবীম্মভবন -সংগ্রহ

## ভূমিকা

'রাজা ও রানী' আমার অলপবয়সের রচনা, সেই আমার প্রথম নাটক লেখার চেণ্টা।

সন্মিত্রা এবং বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটি বিরোধ আছে—সন্মিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে প্রচন্ড আসন্তি পূর্ণভাবে সন্মিত্রাকে গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল, সন্মিত্রার মৃত্যুতে সেই আসন্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সন্মিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হল, এইটেই 'রাজা ও রানী'র মূল কথা।

রচনার দোষে এই ভাবটি পরিস্ফাট হয় নি। কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তানত অপ্রাসম্পিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসংগত প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি হয়েছে ভারগ্রস্ত ও দ্বিধাবিভক্ত। এই নাটকের অন্তিমে কুমারের মৃত্যু দ্বারা চমংকার উৎপাদনের চেণ্টা প্রকাশ পেয়েছে— এই মৃত্যু আখ্যানধারার অনিবার্য পরিণাম নয়।

অনেকদিন ধরে 'রাজা ও রানী'র বুটি আমাকে পীড়া দিয়েছে। কিছুদিন পূর্বে শ্রীমান গগনেন্দ্রনাথ যখন এই নাটকটি অভিনয়ের উদ্যোগ করেন তখন এটাকে যথাসম্ভব সংক্ষিপত ও পরিবাতিত করে একে অভিনয়যোগ্য করবার চেন্টা করেছিল্ম।
দেখল্ম এমনতরো অসম্পূর্ণ সংস্কারের দ্বারা সংশোধন সম্ভব নয়। তখনই স্থির
করেছিল্ম এ নাটক আগাগোড়া নতুন করে না লিখলে এর সদ্গতি হতে পারে না।
লিখে এই বইটার সম্বন্ধে আমার সাধ্যমত দায়িত্ব শোধ করেছি।

পর্রানো নাটককে নতুন করে যখন লেখা গেল তখন প্রাতনের মোহ কাটিয়ে তার নতুন পরিচয়কে পাকা করতে গেলে অভিনয় করে দেখানো দরকার। সেই চেণ্টা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। এই উপলক্ষে নাট্যমণ্ডের আয়োজনের কথা সংক্ষেপে ব্রিঝয়ে বলা আবশ্যক।

আধ্নিক ম্বরোপীয় নাট্যমণ্ডের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদূবর্পে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমান্ষি। লোকের চোখ ভোলাবার চেন্টা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপত। কালিদাস মেঘদ্ত লিখে গেছেন, ঐ কাব্যটি ছন্দোময় বাক্যের চিত্রশালা। রেখা-চিত্রকর তুলি-হাতে এর পাশে পাশে তাঁর রেখাজ্কব্যাখ্যা যদি চালনা করেন তা হলে কবির প্রতিও যেমন অবিচার, পাঠকের প্রতিও তেমনি অশ্রুদ্ধা প্রকাশ করা হয়। নিজের কবিত্বই কবির পক্ষে ষথেন্ট, বাইরের সাহায্য তাঁর পক্ষে সাহা্য্যই নয়, সে ব্যাঘাত; এবং অনেক স্থলে স্পর্ধা।

শকুনতলায় তপোবনের একটি ভাব কাব্যকলার আভাসেই আছে। সে-ই পর্যাপত। আঁকা-ছবির দ্বারা অত্যন্ত বেশি নির্দিষ্ট না হওয়াতেই দর্শকের মনে অবাধে সে আপন কাজ করতে পারে। নাট্যকাব্য দর্শকের কল্পনার উপরে দাবি রাখে, চিত্র সেই দাবিকে খাটো করে, তাতে ক্ষতি হয় দর্শকেরই। অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল; দ্শ্যপটটা তার বিপরীত; অন্ধিকার প্রবেশ ক'রে সচলতার মধ্যে থাকে সে মৃক, মৃত্, স্থাণ্র; দর্শকের চিন্তদ্দিউকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সংকীর্ণ করে রাখে। মন যে-জায়গায় আপন আসন নেবে সেখানে একটা পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেওয়ার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে, প্রের্ব ছিল না। আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে কিন্তু পটের ঔন্ধত্যে মন

সংকীর্ণ হয় না। এই কারণেই যে-নাট্যাভিনয়ে আমার কোনো হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো-নামানোর ছেলেমান্বিকে আমি প্রশ্রয় দিই নে। কারণ বাস্তব-সত্যকেও এ বিদ্রুপ করে, ভাবসত্যকেও বাধা দেয়।

শাণিতনিকেতন ১১ ভার ১৩৩৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

## নাটকের পাত্র ও পাত্রীগণ

স্থামিত্র জালন্ধরের রানী বিক্রমদেব জালন্ধরের রাজা

নরেশ বিব্রুমের বৈমাত্র ভাই

বিপাশা **স্মিন্তার স্থী** দেবদত্ত রাজার স্থা

নারায়ণী দেবদন্তের স্ত্রী

গোরী, কালিন্দী, মঞ্জরী রাজবাড়ির পরিচারিকা কুমারসেন কাম্মীরের যুবরাজ

চন্দ্রদেন কুমারের পিত্ব্য

শংকর কুমারের প্রাতন বৃশ্ধ ভূত্য তিবেদী জালন্ধরের রাজপ্রেতিত

ভার্গব কাশ্মীরের মার্ত্ত কর্মান্দরের প্রেরাহিত

রত্নেশ্বর, শিখরিণী, কুঞ্জলাল, জনতা প্রভৃতি

## ভৈরবমন্দিরের প্রাষ্পাণ দেবদত্ত ও একদল উপাসক

গান

সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ,
হে ভৈরব, শাস্তি দাও, ভক্তপানে চাহো।
দরে করো মহার্দ্র,
বাহা মুশ্ধ, বাহা ক্ষ্মুদ্র,
মত্যেরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ।
দ্বঃথের মন্থনবেগে উঠিবে অমৃত
শঙ্কা হতে রক্ষা পাবে বারা মৃত্যুভীত
তব দীশ্ত রৌদ্র তেজে
নির্বারিয়া গালবে বে,
প্রস্তর-শৃঙ্খলোন্মুক্ত ত্যাগের প্রবাহ।

[দেবদত্ত ব্যতীত অন্য সকলের প্রস্থান

#### বিক্রমের প্রবেশ

বিক্রম। এর কী অর্থ? আজ মীনকেতুর প্জার আয়োজন করেছি। ভৈরবের স্তব দিয়ে তোমরা তার ভূমিকা কর**লে কেন**।

দেবদন্ত। রাজার এই প্রজা এখনো জনসাধারণে স্বীকার করতেই পারছে না। এমন-কি, তারা ভীত হয়েছে।

বিক্রম। কেন, তাদের ভয় কিসের।

দেবদত্ত। তোমার সাহস দেখে তারা শ্তম্ভিত। পঞ্চার দক্ষ হয়েছেন যাঁর তপোবনে, তাঁরই প্জার বনে কন্দপের প্জা? এর পরিণামে বিপদ ঘটবে না কি?

বিক্রম। কন্দর্প সেবার এসেছিলেন অপরাধীর মতো ল্বকিয়ে—এবার তাঁকে ভাকব প্রকাশ্যে, আসবেন দেবতার যোগ্য নিঃসংকোচে— মাথা তুলে ধ্বজা উড়িয়ে। বিপদের ভয় বিপদ ডেকে আনে। দেবদত্ত। মহারাজ, আদিকাল থেকেই ঐ দুই দেবতার মধ্যে বিরোধ।

বিক্রম। ক্ষতি তাতে মান্বেরই। এক দেবতা আর-এক দেবতার প্রসাদ থেকে মান্বকে বণিত করেন। রাহ্মণ, শাস্ত্র মিলিয়ে চিরদিন তোমরা দেবপ্ভার ব্যাবসা করে এসেছ তাই দেবতার তোমরা কিছুই জান না।

দেবদত্ত। সে কথা ঠিক, দেবতার সংগ্যে আমাদের পরিচয় পর্বিথর থেকে। শেলাকের ভিড় ঠেলে মরি; দক্ষিণা পাই, কিন্তু ওঁদের কাছে ঘেশ্ববার সময় পাই নে।

বিক্রম। আমার মীনকেতু অশাস্ত্রীয়; অনন্ট্রভ-ত্রিন্ট্রের বন্ধন মানেন না। তিনি প্রলয়েরই দেবতা। রাদ্রভিরবের সংগ্রেই তাঁর অন্তরের মিল— পিনাক ছম্মবেশ ধরেছে তাঁর প্রপ্রধন্তে।

দেবদন্ত। মহারাজ, ঐ দেবতাটিকৈ যথাসাধ্য পাশ কাটিয়ে চলবারই চেষ্টা করেছি। আভাসে যেটাকু জানাশোনা ঘটেছে তাতে ভৈরবের সঙ্গে অন্তত বেশেভূষায় ওঁর যথেন্ট মিল দেখতে পাই নি।

বিক্রম। তার কারণ, এ পর্যন্ত রতি নিজেরই বেশের অংশ দিয়ে কদ্দর্পকে সাজিয়েছে। তাঁকে রাঙিয়েছে নিজেরই কল্জলের কালিমায়, কুণ্কুমের রক্তিমায়, নীল কণ্টুলিকার নীলিমায়—উনি রমণীর লালনে লালিতে আছের আবিষ্ট, তাই তো বন্ধ্রপাণি ইন্দের সভায় উনি লাল্কতভাবে চরের বৃত্তি করেন। রুদের পোর্থের আগনে তাই তো ওঁকে দংধ করেছিল।

দেবদন্ত। সে ইতিহাস তো চুকে গেছে। আবার সেই পোড়া দেবতাকে নিয়ে কেন এই উপসর্গ। প্নর্বার, ওঁকে পোড়াতে হবে নাকি।

বিক্রম। না, তাঁকে মৃত্যুর ভিতর দিয়েই বাঁচাতে হবে—সেজন্যে বীরের শক্তি চাই। তোমাদের ভৈরবের স্তব সম্পূর্ণ হবে না আমাদের মানকেত্র স্তব যদি তার সংখ্য না যোগ করি।

ভস্ম-অপমানশয্যা ছাড়ো, প্রুপ্ধন্ব,
রুদ্রবিহ্ন হতে লহো জ্বলদির্চি তন্ব।

ধাহা মরণীয় ধানম্তি ধরে।

জাগো অবিস্মরণীয় ধ্যানম্তি ধরে।

যাহা রুড়, যাহা মুড় তব,

যাহা স্থলে দশ্ধ হোঝ, হও নিতা নব।

মুড়া হতে জাগো প্রুপ্ধন্ব,
হে অতন্ব, বীরের তন্তে লহো তন্ব।

তোমরা জান না, মহেশ্বর মদনকে আন্দিবর দিয়েছিলেন, মৃত্যু দিয়েই তিনি তাকে অমর করেছেন। অনংগই অমৃত দেবার অধিকারী হয়েছেন।

মত্তালয় যে-মৃত্যুরে দিয়েছেন হানি
অমৃত সে-মৃত্যু হতে দাও তুমি আনি।
সেই দিবা দীপামান নাই
উন্মৃত্ত কর্ক অন্নি-উংলের প্রবাহ।
মিলনেরে কর্ড প্রথর,
বিচ্ছেদেরে করে দিক দ্বংসহ স্থানর।
মৃত্যু হতে ওটো প্রপ্রধন,
হে অতন্য, বীরের তন্তে লহো তন্।

মীনকেতুর পথ সহজ পথ নয়, সে নয় প্রুণ্গবিকীর্ণ ভোগের পথ, সে দেয় না আরামের তৃশিত। দেবদত্ত। শানে ভয় হয়। কিংতু যা নিয়ে বিপদ ঘটে তার কারণ হচ্ছে অনপাদেব যে-ঘরকে তাঁর পায়ের ধ্লিলেপনে চিহ্নিত করে নেন, সে-ঘরে অন্য কোনো দেবতাকে প্রবেশ করতে দেন না। তাতেই প্রজনীয়দের মনে ঈর্যা জন্মায়।

বিক্রম। মনে হচ্ছে কথাটা আমাকেই লক্ষ্য করে। সাহস বাড়ছে।

দেবদন্ত। রাজার সংশো বন্ধবৃদ্ধ দর্ঃসাহসের চরম। ভাগ্যদোষেই রাজার বন্ধবৃ দর্মবিথ। ইচ্ছাক্রমে নয়।

বিক্রম। তবে মুখ খোলো। স্পত্ট করেই বলো, প্রজারা আমার নামে কী বলছে।

দেবদত্ত। তারা বলছে, অন্তঃপ**্রের অবগ**্ঠনতলে সমস্ত রাজ্যে আজ প্রদোষাশ্বকার। রাজলক্ষ্মী রাজ্ঞীর ছায়ার ম্লান।

বিক্রম। দুমুখ, প্রজারঞ্জনে আর-একবার সীতার নির্বাসন চাই নাকি?

দেবদন্ত। নির্বাসন তো তুমিই দিতে চাও তাঁকে অন্তঃপ্ররে, প্রজারা তাঁকে চায় সর্বজনের রাজসিংহাসনে। তাঁর হদয়ের সম্পর্ণ অংশ তো তোমার নয়, এক অংশ প্রজাদের। শৃধ্য কি তিনি রাজবধ্য তিনি যে লোকমাতা।

বিক্রম। দেবদত্ত, অংশ নিয়েই যত বিরোধ। ঐ নিয়েই কুর্ক্ষেত্র। ঐ তিনি আসছেন, রাজবধ্ব অংশ নিয়ে, না লোক্যাতার?

দেবদত্ত। আমি তবে বিদায় হই, মহারাজ।

#### মহিবী স্মিত্রার প্রবেশ

বিক্রম। দেবী, কোথায় চলেছ। শনে বাও!

স্মিলা। কী মহারাজ।

বিক্রম। একটা স্বসংবাদ আছে।

अर्गियद्या। की, भर्गन।

বিক্রম। লোকনিন্দার পরম গোরবে আমি ধন্য হয়েছি।

সূমিত্রা। নিম্পা কিসের।

বিরুম। লোকে বলছে, তোমার প্রেমে কর্তব্যকেও তুচ্ছ করতে পেরেছি। এতবড়ো কথা।

সর্মিতা। যারা বলে তাদের কথা মিথ্যা হোক।

বিক্রম। অক্ষয় হোক এই সত্যা, ইতিহাসে বিখ্যাত হোক, কবিকন্টে আখ্যাত হোক, রসতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হোক, ইতরলোকের নিন্দাপ্রশংসার অতীত হোক।

স্মিয়া। মহারাজ, যে-প্রেম রাজকর্তব্যেরও উপরে, সে গ্রহণ কর্ন দেবতা, সে কি আমি নিতে পারি।

বিক্রম। দেবতার যা প্রাপ্য তিনি তা নেবেন তোমার মধ্যে দিয়েই। তোমার মুথে প্রমাশ্চর্যকে দেখেছি। লঙ্গা কোরো না, শোনো আমার কথা। যশের লোভে যারা দেশ জয় করে বেড়ার লক্ষ্মীর তারা বিদ্যুক। তাদের আয়ৢ যায় বৃথায়, কীতিও চিরকাল থাকে না, লক্ষ্মী বসে বসে হাসেন। আমি তাদের দলে নই। কাশ্মীরে গিয়ে যুম্ধ করেছিলাম তোমারই সাধনার।

স্মিলা। তোমার যুস্থ্যারা সফল হয়েছে। এখন আর কাঁচাও।

বিক্রম। পেরেছি বীণাটিকে। সংগীত দিয়ে অধিকার হবে কোন্ শৃভক্ষণে? সূর মেলাতে পার্রছি নে, পেরেও হার হচ্ছে পদে পদে। ভাগ্যের কাছে যে-দান পেরেছি, সেই দানই আমাকে ক্রুজা দিয়ে।

সংমিত্র। মাঠোর মধ্যে চেপে রেখেছ আর কল্পনা করছ, পাই নি। কিন্তু তোমার কাছে আমাবও কিছা চাবার নেই কি।

নিক্রম। সবই চাইতে পার, কিছ্ব চাও না বলেই আমার রাজসম্পদ ব্যর্থ।

সংমিল। আমি চাই আমার রাজাকে।

বিক্রয়। পাও নি?

সংমিত্রা। না, পাই নি। সিংহাসন থেকে তুমি নেমে এসেছ এই নারীর কাছে। আমাকে কেন তুলে নিয়ে যাও না তোমার সিংহাসনের পাশে?

বিরুম। হদয়ের সর্বোচ্চ শিখরে তোমার আসন দিয়েছি—তাতেও গৌরব নেই?

স্মিরা। মহারাজ, আমাকে নিয়ে অমন করে কথা সাজিয়ো না—এ তোমাকে শোভা পায় না। এতে আমাকেও ছোটো করে। কী হবে আমার স্কৃতিবাক্য। আমার অন্রোধ রাখো। আমি এসেছি প্রজাদের হয়ে প্রার্থনা জানাতে।

বিক্রম। এই উদ্যানে? এখানে আজ ঋতুরাজের অধিকার। অন্তত আজ একদিনের জন্যেও সম্পূর্ণ ক'রে তাকে স্বীকার করো।

স্ক্মিন্তা। আমি তো তোমার আদেশ পালনে ব্রুটি করি নি—উৎসব যাতে স্কুন্দর হয় আমি তো সেই আয়োজন করেছি। কিন্তু তোমারও কিছ্ব করবার নেই কি? উৎসব যাতে মহৎ হয়ে ওঠে তুমি তাই করো তোমার রাজমহিমা দিয়ে।

বিক্রম। বলো, আমার কী করবার আছে।

স্মিত্র। কাশ্মীর থেকে যে-সব ল**ুব্ধের দল** তোমার সঙ্গে জালন্ধরে এসেছে, আজই সেই পরোপজীবী<u>দের আদেশ করে। কাশ্মীরে</u> ফিরে যাক।

বিক্রম। আ**ন্নার এই বিশ্বনি প্রা**ব্যাদের 'পরে তোমার মনে ক্রোধ আছে।

স্মিল। তা আছে।

বিক্রম। কাশ্মীরবিজয়ে ওরা আমার সংখ্য যোগ দিয়েছিল এই তার কারণ।

স্মিলা। হাঁ মহারাজ, আমি জানি, বিশ্বাস্ঘাতকের শাল্লা ভালো, তাদের মৈলী অস্প্শা।

বিক্রম। ওদের ধর্ম ওরা ব্রুবে কিন্তু আমি কৃত্যা হব কী করে।

স্মিত্রা। তোমার সপক্ষে ওরা পাপ করেছে, ক্ষমা করতে হয় কোরো, কিন্তু তোমার বিপক্ষে অন্যায় করছে তাও কি ক্ষমা করতে হবে। তোমার ক্ষমার আগ্রয়ে প্রজাদের প্রতি পীড়ন হচ্ছে, তাতেও বাধা দেবে না?

বিক্রম। মিথ্যা অপবাদ সৃষ্টি করছে প্রজারা, তাদের ঈর্ষা ওরা বিদেশী ব'লে।

স্ক্রিয়া। তারও তো বিচার চাই।

বিরুম। এ-সব ব্যাপারে তুমি যখন হস্তক্ষেপ কর, মহারানী, তখন স্ক্র্বিচার কঠিন হয়। তুমি স্বয়ং আন অভিযোগ, কোনো প্রমাণকে আমি কি তার উপরে আসন দিতে পারি। তুমি অন্রোধ করাতে যুধাজিংকে বিনা বিচারেই পদচ্যত করতে হল। আরো অমাত্য-বাল চাই তোমার?

স্ক্রিয়া। তবে সেই ভালো। বিচার কোরো না। আমারই প্রার্থনা রাখো। কাশ্মীরের পঞ্চাপাল-গুলো যদি কোনো অপরাধ না করেও থাকে তব্ ওরা আমার রাহিদিনের লজ্জা। আমাকে তার থেকে বাঁচাও।

ি বিক্রম। ওরা কলপ্ক স্বীকার ক'রে বিপদ সামনে রেখে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। তোমার কথাতেও ওদের ত্যাগ করতে পারব না। দেখো প্রিয়ে, রাজার হৃদয়েই তোমার অধিকার, রাজার কর্তব্যে নয় এই কথা মনে রেখো।

স্থামির। মহারাজ, তোমার বিলাসে আমি সঞ্জিনী, তোমার রাজধর্মে আমি কেউ নই এ কথা মনে রেখে আমার সূথে নেই।

[ প্রস্থান

বিক্রম। শ্বনে যাও মহিষী।

স্মিতা। (ফিরে এসে) কী, বলো।

বিক্রম। তুমি জাগছ না কেন। কিসের এই স্ক্রের আবরণ। সমস্ত আমার রাজার শক্তি নিয়ে একে সরতে পারলেম না। আপনাকে প্রকাশ করো— দেখা দাও, ধরা দাও। আমাকে এই অত্যতত অদৃশ্য বঞ্চনায় বিভূম্বিত কোরো না।

স্মিত্র। আমিও তোমাকে ঐ কথাই বলছি। তুমি রাজা, আমি তোমার সম্পূর্ণ প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি নে—তোমার শব্তিকে অন্ধকারে ঢেকে রাখলে। তুমি জাগ নি। তুমি আমাকে কেড়ে নিয়ে এসেছ কাম্মীর থেকে—সেই অপমান আমার ঘ্রিচয়ে দাও—আমাকে রানীর পদ দিতে হবে।

বিক্রম। আচ্ছা আচ্ছা, আমার রাজকোষ তোমার পায়ের তলায় সম্পূর্ণ ফেলে দিচ্ছি— তুমি প্রজাদের দান করতে চাও, করো দান যত খুমি। তোমার দাক্ষিণার স্নাবন বয়ে যাক এ রাজ্যে।

স্থামিত্র। ক্ষমা করো মহারাজ, তোমার কোষ তোমারই থাক। আমার দেহের অলংকার থাক আমার প্রজার জন্যে। অন্যায়ের হাত থেকে প্রজারক্ষায় যদি মহিষীর অধিকার আমার না থাকে তবে এ-সব তো বিদ্দানীর বেশভূষা— এ বইতে পারব না। মহিষীকে যদি গ্রহণ কর সেবিকাকেও পাবে, নইলে শৃধ্ব দাসী! সে আমি নই।

[ প্রস্থান

#### মন্ত্রীর প্রবেশ

বিক্রম। যুধাজিতের নামে রানীর কাছে কে অভিযোগ করেছিল? ভূমি?

মন্ত্রী। মন্ত্রগৃহের বাইরে আমি মন্ত্রণা করি নে, মহারাজ!

বিক্রম। তবে এ-সব কথা কে তাঁর কানে তুললে?

মন্ত্রী। যারা দৃঃখ পেয়েছে তারা স্বয়ং।

বিক্রম। রানীর সাক্ষাৎ তারা পায় কী করে।

मन्ती। कत्वात यागा याता कत्वामग्री न्याः जात्तत मन्धान बात्थन।

বিক্রম। আমাকে অতিক্রম করে যারা রানীর কাছে আবেদন নিয়ে আসে তারা দশ্ভের যোগ্য এ কথা যেন মনে থাকে।

মন্ত্রী। দশ্ড তারা পেরেছে। যাদের বির্দেধ অভিযোগ তারা তাদের পাকা ফসলের খেত জনালিয়ে দিয়েছে, এ কথা সবাই জানে।

বিক্রম। মন্ত্রী, নানা কোশলে তুমি এই অমাত্যদের নামে নিন্দা করবার সন্যোগ খোঁজ, এটা আমি লক্ষ্য করেছি।

মন্ত্রী। নিন্দনীয়দের নিন্দা করে থাকি কিন্তু কৌশল করে নয়।

বিক্রম। এই বিদেশীরা আমার আগ্রিত, তোমাদের ঈর্ষা থেকে তাদের বিশেষভাবে রক্ষা করা আমার রাজকতবিয়।

মন্দ্রী। ওদের সম্বর্ণেধ নীরব থাকব। কিন্তু গ্রেত্র মন্দ্রণার বিষয় আছে। মহারাজ, ক্ষণকালের জন্যে—

বিক্রম। এখন সময় নয়। যাও, বিপাশাকে সংবাদ দাও আজ বকুলবীথিকায় মধ্যরাত্রে তার নৃত্য। ত্রিবেদীকে বোলো মীনকেতুর প্জায় মল্লোচ্চারণে তার কোনো স্থলন সহ্য করব না।

মন্ত্রী। কাশ্মীরদেশী অমাত্য সবাই উৎসবে আসবেন সংবাদ পাঠিয়েছেন।

বিক্রম! মহারানীর সঙ্গে কোনোমতে তাদের সাক্ষাৎ না হয়, সতর্ক থেকো।

্র উভরের প্রস্থান

## রাজস্রাতা নরেশ ও স্বমিদ্রার সহচরী বিপাশার প্রবেশ

বিপাশা। মানব না ও কথা। কাশ্মীর জয় করেছ তোমরা! মানব না।

নরেশ। স্বন্দরী, অরসিক ইতিহাস মধ্রে কণ্ঠের সম্মতির অপেক্ষা রাখে না।

বিপাশা। রাজকুমার, দাশ্ভিক কপ্ঠের আস্ফালনের ভাষাও তার ভাষা নয়।

নরেশ। কিন্তু তলোয়ারের সাক্ষ্য তো মানতে হবে। যমরাজকে সামনে রেখে সে কথা কয়। আমাদের মহারাজ কাশ্মীর জয় করেছেন।

বিপাশা। করেন নি। আমাদের যুবরাজ ছিলেন অনুপদ্থিত। মানসসরোবর থেকে অভিষেকের জল আনতে গিয়েছিলেন। তাই যুন্ধ হয় নি, দস্যুব্যুত্তি হয়েছিল।

নরেশ। তাঁর পিতৃব্য চন্দ্রসেন ছিলেন প্রতিনিধি। যুদ্ধ করেছিলেন।

বিপাশা। যুদ্ধের ভান করেছিলেন। লুঠ-করা সিংহাসন হার-মানার ছম্মমুল্যে নিজে কিনে নেবার জনো। তোমাদের সভাকবি এই নিয়ে সাত সগ কবিতা লিখেছেন। তোমাদের যুদ্ধ ফাঁকি, তোমাদের ইতিহাস ফাঁকি। চুপ করে হাসছ যে! লংজা নেই!

নরেশ। মহারানী স্থামিত্রা তো ফাঁকি নন। তিনি তো পর্বত থেকে নেমে এসেছেন আমাদের জয়লক্ষ্মীর অনুবর্তিনী হয়ে।

বিপাশা। চূপ করো, চুপ করো। দ্বঃখের কথা মনে করিয়ে দিয়ো না। রাজকন্যা তখন বালিকা, বয়েস য়োলো। খ্ডোমহারাজ এসে বললেন, বিজয়ীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে, নইলে সন্ধি অসম্ভব। রাজক্মারী আগন্ন জন্তালিয়ে ঝাঁপ দিয়ে ময়তে গিয়েছিলেন। প্রবৃদ্ধেরা এসে বললে, মা, রক্ষা করো, যে পাণি মৃত্যুবর্ষণ করছে তোমার পাণি দিয়ে তাকে অধিকার করো—শান্তি হোক।

নরেশ। কিন্তু সেদিনকার কোনো জানি তো মহারানীর মনে নেই। প্রসন্ন মহিমায় সিংহাসনে তাঁর আপন স্থান নিয়েছেন।

বিপাশা। মহাদঃখ ভোলবার মতোই মহাশস্তি তাঁর, তিনি যে সতীলক্ষ্মী। মৃত্যুর জন্যে যে আগ্ন জনতেছিল তাকে সাক্ষী করে তাঁর বিবাহ। তিনদিন কৈলাসনাথের মন্দিরে ধ্যানে বসে উপবাস করে নিজেকে শান্ধ করে নিয়েছেন। অসহ্য অপমানকে নিঃশেষে নিজের মধ্যে দশ্ধ করে

নিয়ে তবে এলেন তোমাদের ঘরে। বীরাঙ্গানার ক্ষমা যদি না থাকত তবে <mark>আগন্ন ধ</mark>রত তোমাদের সিংহাসনে।

নরেশ। জান বিপাশা, ঐ বীরাশ্যনা আপন মহিমাচ্চটার কাশ্মীরের দিকে আমাদের হৃদয়ের একটি দীপ্যমান ছারাপথ একে দিয়েছেন। জালন্ধরের যুবকদের মন তিনি উদাস করেছেন ঐ কাশ্মীরেয় মুখে। তিনি তাদের ধ্যানের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছেন একটি অপর্প জ্যোতিম্তি। তুমি জান না, জ্বালন্ধর থেকে কত পাগল গেছে ঐ কাশ্মীরে, খ্রুকতে তাদের সাধনার ধনকে।

বিপাশা। হায় রে, এ তো যুক্ষ করা নয়। ওখানে তোমাদের অস্ত্র চলবার রাস্তা থাকতেও পারে কিন্ত হৃদয়জ্ঞায়ের পথ ও দিকে বন্ধ করে দিয়েছ তোমাদের বর্বরতা দিয়ে।

নরেশ। সাধনা করতে হবে—তাতেও তো আনন্দ আছে।

বিপাশা। তা করো, কিন্তু সিন্ধির আশা ছেড়ে দাও।

নরেশ। সিন্ধি হবেই, আমি একলাই তা প্রমাণ করব—কাশ্মীর পর্যন্ত না গিয়ে!

বিপাশা। তোমার যত বডো অহংকার তত বড়োই দুরাশা।

নরেশ। দ্রাশাই আমার, সেই আমার অহংকার। আমার আকাজ্ফা পর্বতের দ্রগমি শিথর। সেখানে প্রভাতের দূর্লভি তারাকে দেখি, ভোরের স্বশ্বে।

বিপাশা। তোমাদের কবির কাছে পাঠ মুখম্থ করে এলে বুঝি?

নরেশ। প্রয়োজন হয় না। বাইরে যার কাছ থেকে পাই কঠোর কথা, অন্তরে সেই দেয় বাণীর বর, গোপনে। যদি সাহস দাও তার নামটি তোমাকে বলি।

বিপাশা। কাজ নেই অত সাহসে।

নরেশ। তবে ধাক। কিল্ছু এই পদেমর কুড়ি, একে নিতে দোষ কী। এও তো মৃথ ফুটে কিছু বলে না।

বিপাশা। না, নেব না।

নরেশ। কাশ্মীরের সরোবর থেকে এর মূল এনোছিল্ম। অনেকদিন অনেক শ্বিধার পরে দেখা দিয়েছে তার এই কংড়িটি। মনে হচ্ছে আমার সোভাগ্য তার প্রথম নিদর্শনপ্রটি পাঠিয়েছে— এর মধ্যে একজনের অদৃশ্য স্বাক্ষর আছে। নেবে না? এই রেখে গেলাম তোমার পায়ের কাছে।

[ श्रम्थात्नामाग

বিপাশা। শোনো, শোনো, আবার বলছি তোমরা কাশ্মীর জয় কর নি।

নরেশ। নিশ্চয় করেছি। সেজন্যে রাগ করতে পার, অবজ্ঞা করতে পারবে না। জয় করেছি। বিপাশা। ছল করে।

নরেশ। না, যুন্ধ করে।

বিপাশা। তাকে যদে বলে না।

नत्त्रमः। दाँ, यूच्धदे वर्षमः।

বিপাশা। সে জয় নয়।

नदाम। म कश्रह।

বিপাশা। তবে ফিরিয়ে নিয়ে যাও ভোমার পদ্মের কুড়ি।

নরেশ। ফিরিয়ে নেবার সাধ্য আমার নেই।

বিপাশা। এ আমি কুটি কুটি করে ছি'ড়ে ফেলব।

নরেশ। পার তো ছি'ড়ে ফেলো— কিম্তু আমি দিয়েছি আর তুমি নিয়েছ, এ কথা রইল বিধাতার মনে— চিরদিনের মতো।

প্রস্থান

## স্মিত্রার প্রবেশ

স্নিতা। পদেমর ক্ভি-হাতে একলা দাঁড়িয়ে কী ভাবছিস, বিপাশা।

বিপাশা। মনে মনে ফ্লের সংগে করছি ঝগড়া।

স্মিত্র। সংসারে তোর ঝগড়া আর কিছ্তেই মিটতে চায় না। কিসের ঝগড়া। ফ্লের সংগ্রে আবার ঝগড়া কিসের।

বিপাশা। ওকে বলছি, তুমি কাশ্মীরের ফ্ল, এখানেও তোমার মুখ প্রসম্ন কেন। অপমান এত সহজেই ভূলেছ?

স্মিরা। দেবতার ফ্লে মান্ষের অপরাধ যদি মনে রাখত তা হলে মর্ হত এই প্থিবী। বিপাশা। তুমিই সেই দেবতার ফ্লে, মহারানী, কিল্তু কাঁটাও দেবতারই স্ভি। সত্যি করে বলো, কাশ্মীরের 'পরে যে-অন্যায় হয়েছে সে কখনো তোমার মনে পড়ে না? চুপ করে রইলে যে? উত্তর দেবে না? তোমার মাতৃভূমির দোহাই, এর একটা উত্তর দাও।

স্থামিরা। সেই আমার মাতৃভূমিরই দোহাই, আমাকে কেবল এই একটিমার কথাই মনে রাখতে দে যে, আমি জালন্ধরের রানী।

বিপাশা। আর যা ভূলতে পার ভূলো, কখনো ভূলতে দেব না যে, তুমি কাশ্মীরের কন্যা। স্নুমিরা। ভূলি নে। তাই কাশ্মীরের গোরব রক্ষার জন্যেই কর্তব্যের গোরব রাখতে হবে। নইলে এখানে কি দেহে মনে দাসীর কলঙ্ক মাখব।

বিপাশা। সে কথা প্রতিদিন ব্ঝতে পারছি, মহারানী। কাশ্মীরকে জয়ী করেছ এদের হৃদয়ে। আমি তো কেউ না, তব্ তোমার মহিমার আলোতেই এরা আমাকে স্কুধ যে চোখে দেখছে কাশ্মীরের কারো চোখে তো সে মোহ লাগে নি।

সন্মিল। বিনয় করছিস ব্বি?

বিপাশা। বিনয় না মহারানী। আমি আপনাতে আপনি বিশ্মিত। হেসো না তুমি, এরা আমাকে উদ্দেশ ক'রে যে-সব কথা আজকাল বলে থাকে কাশ্মীরের ভাষাতে সে-সব কথা আছে বলে অন্তত আমার জানা নেই।

সর্মিতা। যে ভোরবেলায় এখানে চলে এলি তখনো তোর কানে কাশ্মীরের ভাষা সম্পর্ণ জাগবার সময় হয় নি। তব্ কাকলি একট্ব আধট্ব আরম্ভ হয়েছিল, সে কথা আজ ব্রিথ স্মরণ নেই? যাই হোক এখনো যে উৎসবের সাজ করিস নি।

বিপাশা। সাজ শ্রুর্ করেছিলেম, এমন সময় কে একজন এসে বললে ওরা কাশ্মীর জয় করেছে। কবরী থেকে ফেলে দিয়েছি মালা, আমার রক্তাংশ্ক ল্টোচ্ছে শিরীববনের পথে। হাসছ কেন রানী।

সর্মিতা। সে জায়গাটাকে তুই বনের পথ বলিস? এখানে আসবার সময় তোর রক্তাংশকে যে একজনের মাথায় দেখলমে।

বিপাশা। ঐ দেখো, মহারানী, লজ্জা নেই, এখানকার যুবকদের অভ্যাস খারাপ, ওটা চুরি! স্মামার। আমার সন্দেহ হচ্ছে চুরিবিদ্যা শেখাবার জনেটে চোরের রাস্তায় তোর রক্তাংশক্র পড়ে থাকে। শানেছি তার বিদ্যা সম্পূর্ণ হয়েছে, এবাব তার চুরির শেষ পরীক্ষা হবে, তোর উপর দিয়ে।

বিপাশা। রাজার আজ্ঞা নাকি।

স্থিয়া। যার আজ্ঞা তাঁর বেদী সাজাবি চল্। ঐ পদ্মের কুর্ণড়িটিই তোর প্রথম অর্ঘ্য হোক। বিপাশা। যেয়ো না তুমি, তবে একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, সত্য করে বলো। মকর-কেতনের প্রজায় আজ রাত্রে যে উৎসব হবে তাতে তোমার উৎসাহ আছে?

স্মিরা। মহারাজের আদেশ।

বিপাশা। সে তো জানি কিল্তু তোমার নিজের মন কী বলে।—চুপ করে থাকবে?

সহ্মিত্র। হাঁ, চুপ করেই থাকব।

বিপাশা। আছ্না বেশ। কিন্তু একটা প্রশ্ন এতদিন তোমাকে জ্বিজ্ঞাসা করতে সাহস করি নি— আজ জিজ্ঞাসা করবই—চুপ করে থাকলে চলবে না। স্মিলা। কী প্রশ্ন তোর।

বিপাশা। সতাই কি তুমি মহারাজকে ভালোবাস। বলতেই হবে আমাকে।

স্মিত্র। হাঁ ভালোবাসি। উত্তর শ্নে চুপ করে রইলি যে!

বিপাশা। তবে সত্য কথা বলি তোমাকে। আর কিছ্বদিন আগে এ প্রশ্নও আমার মনে আসত না, উত্তর,শ্বেলেও মেনে নিতুম।

স্মিতা। আজ নিজের মনের সংখ্যে মনে মনে মিলিয়ে দেখছিস বুঝি।

বিপাশা। তা তোমাকে লাকোব না, সবই তুমি জান— মিলিয়ে দেখছি বৈকি, কিন্তু ঠিক মেলাতে পারছি নে।

স্মিতা। কী করে মিলবে। প্রজারক্ষার কর্ণায় কাশ্মীরের অসম্মান স্বীকার ক'রে যেদিন আমি মহারাজের কাছে আত্মসমর্পণ করতে সম্মত হয়েছিলম্ম তথন তিন দিন ধরে কৈলাসনাথের মন্দিরে কিসের জন্যে তপ্সয়া করেছি?

বিপাশা। আমি হলে জালন্ধরের বিনিপাতের জন্যে তপস্যা করতুম।

স্মিরা। এই শক্তি চেয়েছিল্ম, রুদ্রের প্রসাদে আমার বিবাহ যেন ভোগের ন্য হয়। জালন্ধরের রাজগ্রে আমি কোনোদিন কিছ্বুর জন্যেই যেন লোভ না করি; তবেই আমাকে অপমান স্পর্শ করতে পারবে না।

বিপাশা। কোনোদিন তোমার মন বিচলিত হয় নি, মহারানী?

স্মিতা। প্রতিদিন হয়েছে—হাজারবার হয়েছে।

বিপাশা। মাপ করো মহারানী, আমার সন্দেহ হয় তুমি তাঁকে অবজ্ঞা কর।

সন্মিত্রা। অবজ্ঞা! এমন কথা বলিস নে, বিপাশা। ওঁর মধ্যে তুচ্ছ কিছ্ই নেই। প্রচণ্ড ওঁর শক্তি— সে শক্তিতে বিলাসের আবিলতা নেই, আছে উল্লাসের উদ্দামতা। আমি যদি সেই কুল-ভাঙা বন্যার ধারে এসে দাঁড়াতুম, তা হলে আমার সমহত কোথায় ভেসে যেত, ধর্মকর্মা, শিক্ষাদীক্ষা। ঐ শক্তির দ্বর্জায়তাকে অহরহ ঠেকাতে গিয়েই আমার মন এমন পাষাণ হয়ে উঠল। এত অজস্র দান কোনো নারী পায় না—এই দ্বর্জভ সোভাগ্যকে প্রত্যাখ্যান করবার জন্যে নিজের সংগ্যে আমার এমন দ্বিষ্ঠিই দ্বন্ধ। মহারাজকে যদি অবজ্ঞা করতে পারতুম তা হলে তো সমহতই সহজ হত। অনতরে বাহিরে আমার দ্বঃখ যে কত দুঃসহ তা তিনিই জানেন যাঁর কাছে ব্রত নিয়েছিলুম।

বিপাশা। ব্রত যেন রাখলে, মহারানী, কিম্তু ভালোবাসা!

স্মিত্র। কী বলিস, বিপাশা। এই ব্রতই তো আমার ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, নইলে ধিক্কারের মধ্যে তলিয়ে যেত সে। প্রেম যদি লঙ্জার বিষয় হয় তবে তার চেয়ে তার বিনাশ কী হতে পারে। আমার প্রেমকে বাঁচিয়েছেন তপস্বী মৃত্যুঞ্জয়। বিবাহের হোমাণিন থেকে আমার এ প্রেম গ্রহণ করেছি— আহুতির আর অন্ত নেই।

বিপাশা। নিষ্ঠ্র তোমার দেবতা, আমি কিন্তু তাঁকে মানতে পারতুম না।

স্থামিত্রা। কী করে জানলি। তিনি ডাক দিলেই তোকেও মানতে হত। কিণ্তু বিপাশা, রতের কথা প্রকাশ করা অপরাধ, আজ অন্যায় করলম্ম, ক্ষমা কর্মন আমার ব্রতপতি।

বিপাশা। আমাকে ক্ষমা করো, মহারানী। কিন্তু কোথায় চলেছ।

সর্মিরা। দেবদন্ত ঠাকুরের কাছে শ্নলন্ম উৎসব উপলক্ষে দ্রের থেকে প্রজারা এসেছে। আজ মন্দিরের বাগানে তারা দর্শন পাবে। রাজা সেই সংবাদ পেয়ে শ্নাছি দ্বার রুদ্ধ করবার আদেশ করেছেন।

বিপাশা। তুমি কি সে শ্বার খোলাতে পারবে?

সন্মিত্রা। হয়তো পারব না। তব্তু দেখতে যাব যদি কোনোখানে তার কোনো ফাঁক থাকে। বিপাশা। দ্বার রোধ করবার বিদ্যায় এরা এত নিপন্ণ যে, তার মধ্যে কোনো ত্রুটিই তুমি পাবে না—এ আমি বলে দিচ্ছি।

#### দেবদত্তের প্রবেশ। রক্নেবরের দ্রত প্রবেশ

রক্লেশ্বর। ঠাকুর, দেবদত্ত ঠাকুর।

দেবদত্ত। আমাকে ডাক পেড়ে আমাকে স্কুণ বিপদে ফেলবে দেখছি। কেন, কী হয়েছে।

রক্ষেবর। রাজার কাছে অপরাধী। তাঁর প্রহরীকে প্রহার করে এখানে এসেছি।

দেবদত্ত। প্রহার করেছ? শানে শরীর পালিকিত হল। এমন উগ্র পরিহাসের ইচ্ছা হঠাৎ কেন তোমার মনে উদয় হল।

রক্ষেশ্বর। উৎসবে রাজার দর্শনি মিলবে আশা করেই বহু কন্টে রাজধানীতে এসেছি। দ্বারী বললে উৎসবের দ্বার বন্ধ। তাই তাকে মারতে হল। অভিযোগ করতে এলে যদি সাক্ষাৎ না মেলে অপরাধ করলে অন্তত সেই উপলক্ষে তো রাজার সামনে পেশছব।

দেবদন্ত। কোথাকার মূর্য তুমি। তুমি কি মনে কর, ব্ধকোটের গোঁয়ারের হাতে রাজার প্রহরী মার থেয়েছে এ কথা সে মরে গেলেও স্বীকার করবে। তার স্থী শ্নলে যে ঘরে ঢ্কতে দেবে না। রক্তেশ্বর। ঠাকুর, অনেক দূর থেকে এসেছি।

দেবদত্ত। এখনো অনেক দ্রেই আছ। রাজার দর্শন কি সহজে মেলে। যোজন গণনা করেই কি দ্রেছ।

রত্নেশ্বর । গ্রামের মান্ম, রাজদর্শনের রীতিনীতি বৃঝি নে, সেই জেনেই মহারাজ দয়া করবেন ।

দেবদন্ত। নিজের বৃদ্ধি থেকে বাহ্বলে রাজদর্শনের যে রীতি তুমি উদ্ভাবন করেছ সেটা রাজধানীতে বা রাজসভায় প্রচলিত নেই। পারিষদবর্গের জন্যে দর্শনী কিছু এনেছ কি।

রক্লেশ্বর। আর কিছনুই আনি নি আমার অভিযোগ ছাড়া, কিছনু নেইও।

দেবদত্ত। গ্রামের মানুষ তা বুঝতে পারছি।

রক্ষেশ্বর। কিসে ব্রুঝলে, ঠাকুর।

দেবদন্ত। এখনো এ শিক্ষা হয় নি যে, রাজা তোমাদের মুখ থেকে শ্বনতে চান রাজ্যে সমস্তই ভালো চলছে, সত্যযুগ, রামরাজত্ব।

রক্নেধ্বর। সমস্তই যদি ভালো না চলে?

দেবদত্ত। তা হলে সেটা গোপন না করলে আরো মন্দ চলবে। রাজাকে অপ্রিয় কথা শোনানো রাজদ্রোহিতা।

রক্লেশ্বর। আমাদের প্রতি যদি উৎপাত হয়?

দেবদত্ত। হয় যদি তো সে তোমাদের প্রতিই হল। রাজাকে জানাতে গেলে উৎপাত হবে রাজার প্রতি।

রক্ষেশ্বর। ঠাকুর, সন্দেহ হচ্ছে পরিহাস করছ।

দেবদন্ত। পরিহাস করেন ভাগ্য। বর্তমান অবস্থাটা ব্রিয়ের বলি। আজ ফাল্গেনের শ্রুন-চতুদাশী। এখানে চল্দ্রোদয়ের মুহুতে কেশরকুঞ্জে ভগবান মকরকেতনের প্জা, রাজার আদেশ। নাচগান বাজনা অনেক হবে, তার সংখ্য তোমার কণ্ঠস্বর একট্রও মিলবে না।

রক্ষেশ্বর। না মিল্ফ্ ক্রক্তু রাজার চরণ মিলবে।

দেবদন্ত। রাজাকে রাজসভায় পাওয়াই হচ্ছে পাওয়া, অস্থানে তাঁর অরাজকত্ব। অপেক্ষা করো, কাল নিজে তোমাকে সংগে করে নিয়ে যাব।

রঙ্গেশ্বর। ঠাকুর, তোমাদের সব্র সয়। আমার যে সর্বাণ্গ জন্প যাছে, প্রত্যেক মৃহ্ত্ অসহ্য। আমাদের সব চেয়ে দৃভাগ্য এই যে, যময়লাগও যখন পাই, অপমানের শৃলের উপর যখন চড়ে থাকি তখনো অপেক্ষা করে থাকতে হয় রাজশাসনের জন্যে, নিজের হাত পঙ্গা, বিধাতাকে।

দেবদত্ত। এখন একট্র থামো, ঐ মহারানী আসছেন। ওঁর কাছে আর্তনাদ করে ধৃষ্টতা কোরো না। রক্ষেত্র। আমার সোভাগ্য, আপনি এসেছেন মহারানী, সমস্ত রাস্তা ওঁরই তো দর্শনি কামনা করে এসেছি।

দেবদন্ত। যিনি দ্বংখ পান তাঁকেই দ্বংখ দিতে চাও তোমরা? জান না, বিচারের ভার ওঁর 'পরে নেই, রাজ্যশাসন করেন রাজ্য।

রক্ষেশ্বর। মহারানী মা!

## সূমিয়ার প্রবেশ

স্মিতা। কী বংস, তুমি কে।

দেবদন্ত। ও কেউ না, নাম রক্ষেশ্বর, এসেছে ব্রধকোট থেকে; এর বেশি ওর পরিচর নেই। পারের ধ্বলো নিরেই চলে যাবে। হল তো দর্শন—চল্ এখন ঘরে, আমার রাহ্মণীর প্রসাদ পাবি। সমিষ্যা। ব্রধকোট, সে তো শিলাদিত্যের শাসনে। বলো দেখি তার ব্যবহার কী রক্ষ।

দেবদত্ত। মহারানী, এ-সব প্রশন এখানকার কোকিলের ডাকের মধ্যে ভালো শোনাচ্ছে না। আমি ওকে কালই নিজে রাজসভায় নিয়ে যাব।

রত্নেশ্বর। রাজসভা! মহারানী, সেখানে কোনো আশা নেই বলেই এই উৎসবের প্রাণ্গাণে অভিযোগ এনেছি।

স্মিতা। কেন আশা নেই।

রছেশ্বর। শিলাদিত্য স্বয়ং রাজধানীতে উপস্থিত, আমাদের কামা ঢাপা দেবার জন্যে। তিনি বসেন রাজার কানের কাছে, আমরা থাকি দুরে।

স্মিত্রা। কোনো ভয় নেই তোমার, কী বলতে চাও আমার কাছে বলো।

রজেশ্বর। সতীতীর্থ ভূগ্মক্ট পাহাড়ের তলে। আমাদেরই রাজকুলের মহিষা মহেশ্বরী সেখানে স্বামীর অনুমৃতা হয়েছিলেন, সে আজ পাঁচশো বছরের কথা।

স্থামিত্র। সেই সতীকাহিনী তো ভাটের মুখে শুনোছি আমার বিবাহদিনে।

রক্ষেশ্বর। তাঁরই সিশ্বরের কোটো সেখানে সমাধিমন্দিরে।

স্ক্মিতা। সেই কোটোর সিদ্ধর বিবাহকালে আমিও পরেছি।

রজেশ্বর। আমাদের মেয়েরা তীর্থে যায়, সেই কোটোর সিপ্রুর মাথায় পরে পর্ণা কামনায়। এতকাল কোনো বাধা হয় নি।

সূমিত্রা। এখন কি বাধা ঘটেছে।

রক্ষেশ্বর। হাঁ, মহারানী।

म्बामहा। किस्म वाधा।

রঙ্গেশ্বর। শিলাদিত্য তীর্থাশ্বারে কর বসিরেছে। দরিদ্র মেরেদের পক্ষে দর্ঃসাধ্য হল। হাত থেকে তাদের কঞ্চণ কেড়ে নিয়ে কর আদায় হচ্ছে।

স্মিতা। কী বললে! মহারাজের সম্মতি আছে এতে?

রক্ষেত্র । রাজকার্যের রহস্য জানি নে, মা, কথা কইতে সাহস হয় না।

স্মিলা। ঠাকুর, বলো, এতে মহারাজের সম্মতি আছে?

**দেবদত্ত। সম্মতির প্রয়োজন হ**য় না, এতে আয়ব্দিধ আছে।

সন্মিতা। সত্য করে বলো, এই অর্থ রাজকোষ গ্রহণ করে?

দেবদন্ত। সেদিন সভাপন্ডিত ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন অণ্নি যা গ্রহণ করেন তাতে মলিনতা থাকে না, রাজার কর সেই অণ্নি।

স্থিমরা। আমি পশ্ডিতের ব্যাখ্যা শ্নতে চাই নে—বলো, এই অর্থ রাজকোষে আসে?

দেবদন্ত। নিয়মরক্ষার জন্যে কিছ্ম আসে বৈকি, কিন্তু তানিয়মের কবলটা তার চেয়ে অনেক বড়ো বেশির ভাগ তলিয়ে যায় সেই গহনুরে। মহারানী, অনেক পাপীর উচ্ছিন্ট রাজকোষে জমা হয়।

রক্ষেবর। মা, এট্রকু কথা নিয়ে দ্বংখ কোরো না— আমাদের অলসম্বল অলপ, তার কারা কোদে কোনে আমাদের দ্বর ক্লানত। সেই সম্বলকে যখন কেউ স্বলপতর করে তথন তা নিয়ে অভিযোগ করা আমরা ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু আমাদেরও মর্মস্থান আছে, সেখানে রাজায় প্রজায় ভেদ নেই; সেখানে যদি রাজা হাত দেন সে আমাদের সইবে না।

স্মিতা। বলো সব কথা। ভয় কোরো না।

রক্ষেশ্বর। আমরা অত্যন্ত ভীর্, মহারানী, কিন্তু অত্যন্ত দ্বংখে আমাদেরও ভর ভেঙে ধার। সেইজনোই এমন করে চলে আসতে পেরেছি। জানি বিপদ সাংঘাতিক, কিন্তু বিপদের চেয়ে যেখানে শ্লানি দ্বংসহ সেখানে আমাদের মতো দ্বলিও বিপদকে গ্রাহ্য করে না। না খেয়ে মরার দ্বংখ কম নয় কিন্তু এমন অবস্থা আছে যখন বেচি থাকার মতো দ্বংখ আর নেই।

স্ক্রিয়া। সে কথা আমিও ব্রিঝ। যা তোমার বলবার আছে সব তুমি আমার কাছে বলো।

রত্নেশ্বর। তীর্থশ্বারে কর সংগ্রহের জন্যে রাজার অনুচর নিযুক্ত, স্থূন্দরী মেয়েদের বিপদ ঘটছে প্রতিদিন।

স্মিতা। সর্বনাশ! সত্য বলছ?

রক্তেশ্বর। যে কথা নিয়ে মান্য মরতে প্রস্তুত হয়, আমি সেই কথা শৃধ্ মৃথে বলতে এসেছি মহারানী, এই আমার লজ্জা। আমার ছোটোবোন গিয়েছিল তীথে, হতভাগিনী আজও ফেরে নি।

সন্মিত্রা। এও তুমি সহ্য করেছ?

রত্নেশ্বর । সহ্য করব না, সেই পণ করেই বেরিয়েছি। নিজের হাতেই দশ্ড তুলতে হবে, কিন্তু তার আগে রাজদশ্ডের শেষ দোহাই পেড়ে যাব। তার পরে ধর্মই জানেন, আর আমিই জানি।

স্মিত্র। এই সমস্ত কি শিলাদিত্যের জ্ঞাতসারে?

রক্নেশ্বর। তাঁরই ইচ্ছাক্রমে।

স্ক্রিয়া। ঠাকুর সত্য করে বলো—রাজার কানে এ কথা কি আজও ওঠে নি?

দেবদত্ত। তোমার কাছে কোনোদিন মিথ্যা বলি নি, আজও বলব না। রক্লেশ্বর, তোমার আবেদন হল, এখন যাও ঐ আমার কৃটীর দেখা যাচ্ছে।

রিক্লেশ্বরের প্রস্থান

স্মিত্র। ঠাকুর, রাজার কাছে এই অভিযোগ আসে নি?

**एनवम्ख। दां अत्मरह। मन्ती** निवधा करतिहालन, आग्नि स्वयः जानिसिह।

সুমিতা। ফল কী হল।

দেবদন্ত। শ্বেন লাভ নেই। রাজারা যখন অন্যায় করেন তখন তার সমর্থনের জন্যে অতি ভীষণ হয়ে ওঠেন।

স্মিত্র। ঠাকুর, ভীষণতা অন্যায়ের ছন্মবেশ; ভর ক'রে তাকে যেন সম্মান না করি; অন্যায়কারীকে ক্ষুদ্র বলেই জানতে হবে, অতি ক্ষুদ্র, তার হাতে যত বড়ো একটা দণ্ড থাক্। তাকে যদি ভয় করি তবে তার চেয়েও ক্ষুদ্র হতে হবে। শিলাদিতা উৎসবের নিমন্ত্রণে রাজধানীতে এসেছে?

দেবদন্ত। হাঁ, এসেছে।

স্ক্রিয়া। মন্ত্রীকে আদেশ করে। তার স্থেগ সাক্ষাৎ করতে চাই।

দেবদত্ত। মহারানী!

স্মিতা। তুমি যা বলবে আমি তা সব জানি, সমস্ত জেনেই বলছি আজ তার সংগ্রে আমার সাক্ষাং হওয়া চাই।

দেবদন্ত। আগে উৎসব সমাধা হোক।

স্ক্মিয়া। এ পাপের বিচার না হলে আজ উৎসব হতেই পারবে না।

দেবদন্ত। মহারানী, সাবধান হবার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে।

সর্মিরা। আমাকে নিব্ত কোরো না। একদিন আগ্রনে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিল্ম, সর্বিজ্ঞের পরামশে নিব্ত হয়েছি। তখনই সংকলপ রক্ষা করলে এত অমঙ্গল ঘটত না এ জগতে। শিলা-দিত্যের বিচার যদি না হয় তা হলে এ রাজত্বে রানী হবার লক্ষা আমি সইব না। ঐ-যে গর্জন শ্নতে পাছিছ শ্বারের বাইরে।

দেবদন্ত। দরাময়ী, কতট্কুই বা শ্বনলে। সবটা কানে উঠলে কান বধির হয়ে যেত। যে নিঃসহারদের সামনে সকল শ্বার রুশ্ধ তাদের ক-ঠও রুশ্ধ থাকে, তাই তো আছি আমরা আরামে। বাধা আজ অলপ-একট্ব বুঝি সরেছে— তাই গ্রুমরে-ওঠা দ্বঃখসমন্দ্রের ধর্নি সামান্য একট্ব শোনা গোল।

স্মিত্র। ঠাকুর, বাধা আছে তো আছে— কিন্তু তার সামনে দাঁড়িয়ে আর্তনাদ করছে কেন, ভীর্ সব। বিধাতা যাদের অবজ্ঞা করেন তাদের দয়া করেন না তাও কি এরা জানে না? ন্বার ভেঙে ফেল্কে-না। বিচার ভয়ে ভয়ে চায় বলেই তো ওরা বিচার পায় না। রাজা যত বড়ো জোরের সপ্পে ওদের কাছে কর দাবি করে, তত বড়ো জোরের সপ্পেই ওদের বিচার চাবার অধিকার। ধর্মের বিধান মান্বের অন্ত্রহের দান নয়। আমাকে নিয়ে চলো ঠাকুর, ওদের মাঝখানে।

দেবদত্ত। মহারানী, তোমার নিজের জারগায় থাকলেই ওদের বাঁচাতে পারবে; তোমার আসন যেখানে তোমার শক্তি সেখানেই।

স্ক্মিরা। আমার আসন! আমার আসন আমি পাই নি। অহনিশি সেই শ্নাতা সইতে পারছি নে, মন কেবলই বলছে রুদ্রভৈরবের পায়ের কাছেই আমার স্থান—দেখিয়ে দিন তিনি পথ, ভেঙে দিন তিনি বিঘা, ব্যর্থতার অপমান থেকে সেবিকাকে উম্ধার কর্ন।

[উভরের প্রস্থান

## নরেশ ও বিপাশার প্রবেশ

নরেশ। শোনো শোনো বিপাশা, শন্নে যাও।

বিপাশা। শোনবার যোগ্য কথা থাকলে তবেই শ্নব।

নরেশ। আমি বলতে এসেছি জালন্ধর কাশ্মীর জয় করে নি।

বিপাশা। কবে তোমার ভুল ভাঙল।

নরেশ। প্রতিদিনই ভাঙছে। প্রতিদিনই প্রমাণ পাচ্ছি কাশ্মীরই জালন্ধর জয় করেছে। হার মানলুম। এখন প্রসন্ন হও।

বিপাশা। তার সময় আসে নি।

নরেশ। কবে আসবে।

বিপাশা। যখন আর-একবার তোমার সৈন্য নিয়ে কাশ্মীরে যুখ্ধ করতে যাবে।

নরেশ। যাব যুশ্ধ করতে, চেণ্টা করে হেরেও আসব।

বিপাশা। চেম্টা করতে হবে না, বীরপ্রবৃষ। সেই যুম্পটা না দেখে আমি যেন না মরি। ছলনাকে গৌরব বলে অহংকার করছ সেইটে চূর্ণ হবে তবেই ধর্ম আছেন এ কথা মানব।

নরেশ। সত্য বলছি, সেই গৌরবটাকে ফেলে দিতে পারলে বাঁচি।

বিপাশা। কেন বলো তো।

নরেশ। কেননা, সেই গৌরবটার চেয়ে অনেক বেশি মল্যের জিনিস দেখেছি।

বিপাশা। রানী সংমিতাকে দেখেছ।

নরেশ। তাঁর কথা বলা বাহ্বলা। আমি বলছিল্ম--

বিপাশা। আর কিছু বলতে হবে না। তাঁর চেরে বড়ো কথা তোমাদের রাজ্যে আর নেই। তোমাদের রাজা কি তাঁর নাগাল পায়। চুপ করে রইলে যে? লভ্জা আছে দেখছি। স্বীকার করোই-না।

নরেশ। স্বীকার অনেকদিন করেছি। কুক্ষণে মহারাজ কাশ্মীর জয় করতে গিয়েছিলেন। জয় করে তাঁর নিজের রাজ্য হারিয়েছেন। কাশ্মীর থেকে পাপগ্রহকে অভ্যর্থনা করে এনেছেন রাজ্যের মধ্যে, পাপের নৈবেদ্যে তাকেই পুল করে তুলেছেন। বিপাশা, তোমার কাছে গোপন করব না—বিপদের জাল চারিদিকে ঘিরে আসছে, গ্রন্থির পর গ্রন্থি, তারই মাঝখানে নিশ্চিন্ত বসে আছেন আমাদের স্বেচ্ছান্ধ মহারাজ, প্রস্তুত হতে হবে আমাদেরই, আর সময় নেই।

বিপাশা। অতএব?

নরেশ। অতএব এই বেলা তোমার মুখে একটা গান শুনে নিতে চাই।

বিপাশা। আমার গান, বিপদের ভূমিকার!

নরেশ। বাঁশির স্বরে সাপের জড়তা ছোচে, তোমার গানে আমার তরবারি জেগে উঠবে।

বিপাশা। যুদ্ধের গান চাই?

নরেশ। না, সে গান আমার অস্থিমজ্জার আছে, আমি ক্ষরির।

বিপাশা। তবে?

নরেশ। তুমি জান কোন্ গানটা আমি ভালোবাসি।

বিপাশা। উৎসবের সময় তো গাইতেই হবে, তখন শ্বনো।

নরেশ। যা সকলেই পাবে তাতে আমার কেবল একটা মাত্র ভাগ। একটি সম্পূর্ণ দান আমাকে দাও. যা কেবল আমার একলারই।

বিপাশা।

গান

মন যে বলে, চিনি চিনি

**যে গন্ধ ব**য় এই সমীরে।

কে ওরে কয় বিদেশিনী

চৈত্রতের চার্মেলিরে?

রক্তে রেখে গেছে ভাষা

স্বশ্নে ছিল যাওয়া-আসা

কোন্যুগে কোন্হাওয়ার পথে

কোন্বনে কোন্সিন্থ্তীরে।

এই স্দুরে পরবাসে

ওর বাঁশি আজ প্রাণে আসে।

মোর প্রাতন দিনের পাখি

ডাক শুনে তার উঠল ডাকি.

চিত্ততলে জাগিয়ে তোলে

অপ্রক্রজের ভৈরবীরে।

नत्त्रम । विभागा वक्रो कथा गुनु हाई।

বিপাশা। ঐ তো তোমার লব্ধ স্বভাব। বললে, একটি গান শ্বনতে চাই, যেমনি গান শেষ হল রব উঠেছে একটি কথা শ্বনতে চাই। একটি কথা থেকে দ্বটি কথা হবে, তার পর আমার কাজের বেলা যাবে চলে। আমি বাই।

নরেশ। শোনো শোনো, একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাও। ঐ-যে গাইলে ওটা কি সত্য। প্রবাসে বাশি কি বেজেছে।

বিপাশা। অরসিক, কথা দিয়ে যার কাছে গান ব্যাখ্যা করতে হয় তাকে গান না শোনানোই ভালো। তুমি যে অলংকার-শাস্ত্রের ছাত্রদেরও ছাড়িয়ে উঠলে।

নরেশ। তবে থাক ব্যাখ্যা, গানই আমার ষথেক।

# রাজপ্রান্সনা কালিন্দীর প্রবেশ কালিন্দীর আপন-মনে কাব্য-আবৃত্তি।

# মজরী, লোরীর প্রবেশ

গোরী। একা-একা কার সংখ্যা আলাপ চলছে? বনদেবতার সংখ্যা?

কালিন্দী। না গো, মনোদেবতার সঙ্গে। মন্মথর স্তব কণ্ঠস্থ করছি। রাজার আদেশ।

গোরী। ওটা হাদয়স্থ থাকলেই হয়, কণ্ঠে আনবার দরকার কী।

কালিন্দী। স্থদরের পদচারণার পথ কপ্টে।

গোরী। ওগো জালন্ধরিনী, এতদিন আছি, তোমাদের ধরনধারন আজও ব্রুথতে পারল্ম না। কালিন্দী। আশ্চর্য নেই গো কাশ্মীরিনী, ব্রুথতে ব্লিধর দরকার হবে। কোন্খানটা দ্র্বোধ ঠেকছে, শ্র্নি-না।

গোরী। বেদে অণিন স্থা ইন্দু বর্ণ অনেক দেবতারই স্তব আছে, কিন্তু তোমাদের এই দেবতাটির তো নামও শোনা যায় না।

কালিন্দী। সত্যয়্গের ঋষিম্নিরা এ'কে যত সাবধানে এড়িয়ে চলতেন ততই অসাবধানে পড়তেন বিপদে। মুখে তাঁর নাম করতেন না তাই মার খেয়ে মরতেন অন্তরে। প্রাণগ্লো পড় নি ব্রিঝ?

গোরী। মূর্খ আছি সেই ভালো, বিদ্ববী। সত্যযুগের কলঙ্ককাহিনী কলিযুগে টেনে আনাবার মতো এত বিদ্যের দরকার কী ভাই। কলিযুগের পাপের ভার ষথেণ্ট ভারী আছে।

কালিন্দী। বড়ো লম্জা দিলে— মূর্খ ব'লে অহংকার করতে পারল্ম না— ওখানে কাম্মীরেরই জিত রইল।

মঞ্জরী। ভাই, তোর কালিন্দীকলকল্লোল একট্মানি থামা। গ্রিবেদীঠাকুর বলেন, কালিন্দীর রসনা তার প্রতিবেশী দশনপঙ্জির কাছ থেকে দংশন করবার বিদ্যেটা শিথে নিয়েছে। কেবল সেই বিদ্যেটা ফলাবার জন্যেই যে-দেবতাকে মানিস নে তাকে নিয়ে তক' তুলেছিস। নতুন দেবতাকে ভত্তি করবার আগে তোর ইণ্টদেবতার সাধনা সারা হোক।

কালিন্দী। তার পরে আছেন অনিষ্টদেবতাটি। একটা চুপ কর্ ভাই, স্তবটা আর-একবার আউড়ে নিই। দেবতা হাটি মার্জনা করেন, কিন্তু আমাদের সভাকবি তাঁর রচনার আবৃত্তিতে একটা ভূল পেলে কাদিয়ে ছাড়েন।

মঞ্জরী। ঐ আসছেন ত্রিবেদীঠাকুর, ওঁর কাছে আজ সন্দেহ মিটিয়ে নিই।

আবৃত্তি করতে করতে ত্রিবেদীর প্রবেশ কপ্রে ইব দক্ষোহপি শক্তিমান্যে জনে জনে—

নমোহস্থবার্য বীর্যায় তল্মৈ মকরকেতবে।

মঞ্জরী। আপন-মনে কী বকছ, ঠাকুর।

विद्यमी। लालभाल काद्या ना, भ्रम्थ कर्ताष्ट्र।

মঞ্জরী। কী মুখদথ করছ।

ত্রিবেদী।

হিবেদী। মকরকেতুর স্তব। রাজার আদেশ।

কালিন্দী। তোমারও এই দশা?

হিবেদী। দেখছ না, মধ্করের গ্ঞান আর শোনা যাচ্ছে না। সংস্কৃত শোরসেনী মাগধী অর্ধ-মাগধী মহারাষ্ট্রী পার্রাসক যার্বানক নানা ভাষায় আজ অভ্যাস চলছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে মকরকেতুর সকল দেশের সকল ভাষাতেই পাশ্চিত্য।

কালিন্দী। কিন্তু অনুষ্ঠারিত ভাষাই তিনি সবচেরে ভালো বোঝেন। দাদাঠাকুর, একটা কথার উত্তর দাও। মকরকেতুর প্রাের বিধান পেরেছ কোন্ বেদে। ত্রিবেদী। চুপ চুপ। কি কণ্ঠস্বরই পেয়েছ তোমরা পর্রাশ্যনারা!

কালিন্দী। অরসিক, বয়স হয়েছে বলে কি কণ্ঠস্বরের বিচারব্নিশ্বটাও খোয়াতে হবে। তোমাদের কবি যে কোকিলের সংগ্র এই কণ্ঠের তুলনা করেন।

ত্রিবেদী। অন্যায় করেন না। কোনো কথা গোপনে বলবার অভ্যাস ঐ পাখিটার নেই।

কালিন্দী। দাদাঠাকুর, তোমার সঙ্গে গোপন কথা বলবার মতো মনের ভাব আমার নয়। শান্তের বিচার চাই। এরা বলছিল, প্রাণে অতন্ত্র নেই তন্ব, আবার বেদে নেই তার নামগন্ধ— বাকি রইল কী? তা হলে প্জোটা হবে কাকে নিয়ে।

হিবেদী। আরে চুপ চুপ-স্বরটাকে আর-এক সম্ভক নামিয়ে আনো।

মঞ্জরী। কেন ঠাকুর, ভয় কাকে?

তিবেদী। যারা নতুন দেবতার প্জা চালাতে চায় তারা ভঞ্জির জোরের চেয়ে গায়ের জোরটা বেশি ব্যবহার করে। আমি ভালোমান্য, দেবতার চেয়ে এই দেবতাভক্তদের ভয় করি অনেক বেশি। গৌরী। ঠাকুর, আমি বলছিল্ম এই-সব হঠাৎ-দেবতার আবার প্জা কিসের।

গ্রিবেদী। মুটে, যারা বনেদি দেবতা তাদের এত উগ্রতা নেই। সংসারে হঠাৎ-দেবতারাই সাংঘাতিক। তাদের পূজা করায় ব্যথতা, না-পূজা করায় স্বনাশ। অতএব ছাড়ো তর্ক, প্রোমঞ্জীর, আনো বীণা, গাঁথো মালা—পঞ্শরের শ্রগুলোকে শান দেও গে।

কালিন্দী। কিন্তু তোমার মন্ত্রটি পেলে কোথা থেকে ঠাকুর।

ত্রিবেদী। যিনি প্জা প্রচার করছেন প্জার মন্তরচনা তাঁরই। আমি সেটাকে প্র্রাতর দ্বারা গ্রহণ ক'রে স্মৃতির দ্বারা ব্যক্ত করব। দেখে নিয়ো, রাজসভায় প্র্রিভ্ষণ বলবেন, সাধ্, স্মৃতির রঙ্গাকর বলবেন, অহো কিমাশ্চর্যমা।

মঞ্জরী। ও কী ও, ভাই, বাইরে যে অস্তের ঝঞ্জনি শোনা গেল।

কালিন্দী। হয়তো ওটা সত্যকার নয়। হয়তো উৎসবের একটা কোনো পালার অভ্যাস চলছে। গোরী। ত্রিবেদীঠাকুর, এও বৃত্তির তোমাদের জালন্ধরের সৃষ্টিছাড়া কীর্তি? মীনকেতুর উৎসবে রক্তপাতের পালা?

তিবেদী। স্কুদরী, জগতে এ পালা বার বার অভিনয় হয়ে গেছে। ত্রেতায্ণে এই পালায় একবার রাক্ষসে বানরে মিলে অন্নিকান্ড করেছিল। কলিয়ণে তাদের বংশ বেড়েছে বৈ কমে নি। যাই হোক শব্দটা ভালো লাগছে না— যাও তোমরা মন্দিরে আশ্রয় লও গে।

স্কলের প্রস্থান

**ર** 

স্মিতা ও প্রতিহারীর প্রবেশ

সন্মিত্রা। সেই প্রজাকে চাই, রক্ষেশ্বর তার নাম।
প্রতিহারী। তাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, মহারানী।
সন্মিত্রা। এই কিছন্কণ আগেই ছিল।
প্রতিহারী। কিশ্চু কারো কাছে তার সন্ধান পাচ্ছি নে।
সন্মিত্রা। দেবদন্ত ঠাকুরের ঘরে কি নেই।

প্রতিহারী। ঠাকর্ন বললেন সেখানে কেউ আসে নি। ঐ যে ঠাকুর স্বয়ং আসছেন।

[ প্রস্থান

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত। তাকেই খ'লতে এসেছি।

স্ক্মিরা। তাকে যে নিতাশ্তই পাওয়া চাই।

দেবদন্ত। সেই কারণেই তাকে পাওয়া নিতাশ্তই কঠিন হবে। হতভাগ্যকে বলেছিল্ম আমার ঘরে আশ্রয় নিতে।

স্থামিয়া। তুমি কি তবে সন্দেহ করছ—

দেবদত্ত। সন্দেহ করছি কিন্তু নাম করছি নে।

স্বামিত্র। এও কি সহ্য করতে হবে।

দেবদত্ত। হবে বৈকি। প্রমাণ নেই যে।

স্মিতা। তাই বলে পাপিষ্ঠকে নিষ্কৃতি দেবে?

দেবদত্ত। নিক্কতির সদ্পায় পাপিষ্ঠ নিজেই জানে, আমাদের কিছ্বই করতে হবে না।

স্ক্রিয়া। ঠাকুর, তবে কিছুই করবে না?

দেবদত্ত। যদি সম্ভব হত নিজের অস্থি দিয়ে বন্ধ্র তৈরি করে ওর মাথায় ভেঙে পড়তুম।

স্মিত্রা। তুমি বলতে চাও কিছ্ই করবার নেই? চুপ করে রইলে কেন ঠাকুর, লঙ্জার? পাছে কিছ্ম করতে হয় সেই ভয়ে? আমি তো ধৈর্য রাখতে পারছি নে। বিপাশা, কী করছিস এখানে।

#### বিপাশার প্রবেশ

বিপাশা। অনপাদেবের প্রভায় মহারানীর জন্যে অর্ঘ্য সাজিয়ে এনেছি।

স্মিত্রা। ফেলে দে, ফেলে দে, দ্রে করে ফেলে দে সব। আমি যাব র্দুভৈরবের মন্দিরে, ঠাকুর, প্জা প্রস্তুত করো।

দেবদত্ত। প্রোহিত গ্রিবেদীকে মহারাজ তাঁর কাজে আজ নিযুক্ত করেছেন।

স্ক্রিয়া। তুমি হবে আমার প্রুরোহিত।

দেবদত্ত। আমি প্রেরাহিত?

স্ক্রিয়া। হাঁ, তুমি। নীরব যে, মনে কি ভয় আছে।

দেবদন্ত। ভয় দেবতাকে। মুখে মন্ত্র পড়তে পারি, কিন্তু অন্তরের কথা যে অন্তর্যামী জানেন। কিন্তু মহারানী, ভৈরবের প্রজায় তোমার কিসের প্রয়োজন।

স্বমিতা। দ্বল মন, শক্তি চাই।

বিপাশা। শক্তির দরকার যার সে তোমার নয়, সে মহারাজের। যে অসামান্য র্প নিয়ে এসেছ সংসারে তার কাছে রাজলক্ষ্মী হার মেনেছেন— সেজন্যে দোষ দেব কাকে। যদি ক্ষমা কর তো বলি, দোষ তোমারই।

न्यिया। य्यिख वरना।

বিপাশা। ঐ যে কাশ্মীরের নরাধমদের রাজ্যের হৃৎপিশ্ডের উপর বসিয়েছেন রাজা, তার কারণ শন্নবে? রাগ করবে না?

সর্মিয়া। কারণ শ্নতেই চাই আমি।

বিপাশা। প্রেমের গৌরব খ্ব প্রকান্ড করে জানাতে চেয়েছিলেন রাজা, খ্ব দ্মর্ল্য দান দ্বঃসাহসের সঙ্গে দিতে পারলে তিনি বাঁচতেন। এই সামান্য কথাটা তুমি ব্রুতে পার নি?

স্মিতা। আমি তো কোনো বাধা দিই নি।

বিপাশা। দাও নি বাধা? ঐ ভুবনমোহন রূপ নিয়ে কোথায় স্দ্রে দাঁড়িয়ে রইলে তুমি। কিছ্ চাইলে না, কিছ্ নিলে না, এ-কী নিষ্ঠ্র নিরাসন্তি। তুমি রাজহংসীর মতো, রাজার তরণিগত কামনাসাগরের জলে তোমার পাখা সিশ্ত হতে চায় না, রাজবৈভবের জালে পারলে না তোমাকে একট্ও বাঁধতে, তুমি যত রইলে মৃত্ত, রাজা ততই হলেন বন্দী। শেষে একদিন আপন রাজাটাকে খণ্ড খণ্ড করে ছড়িয়ে ফেলে দিলেন ঐ কাশ্মীরী কুট্নবদের হাতে—মনে করলেন তোমাকেই দেওয়া হল।

সর্মিরা। আমি তার কিছ্ই জানতেম না।

বিপাশা। তা জানি, রাজা ভেবেছিলেন নিজের দাক্ষিণাের উন্মন্ততায় তােমাকে বিশ্মিত করে দেবেন। তখনাে তােমাকে চেনেন নি। কিন্তু কতবড়াে দুর্ভাগা— রাজিসিংহাসনের উপর বসে ছটফট করে মরছে; দিতে চায় দিতে পারে না, নিতে চায় নেবার যােগাতা নেই। বার্থ নিব্দিশতার ধিকারে আজ সকলেরই উপর রেগে রেগে উঠছেন। তার মধ্যে তুমিও আছ।

সুমিত্র। ঠাকুর, আজ পর্যন্ত ভালো করে ব্রুতে পারি নি আমার অপরাধটা কোথায়।

দেবদত্ত। মহারানী, কলিকে কখন কোথায় নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলি সব সময়ে ভেবে পাই নে! বিপাশা। ঠাকুর, ভেবে পেয়েছ তুমি, বলতে চাও না। কিন্তু আমি বলব। আমি ভয় করি নে কাউকে। মহারানীর সঞ্জে মহারাজের সন্বন্ধ অন্যায় দিয়ে আরম্ভ হয়েছে, সেই পাপের ছিদ্র দিরেই কলির প্রবেশ।

স্মিতা। বিপাশা, চুপ কর্ তুই।

বিপাশা। কেন চুপ করব। কাশ্মীর জয় করে এরা তোমাকে অধিকার করেছে এই মিথ্যে কথাটাই বলে বেড়াতে হবে? আশ্চর্য হয়ে যাই তোমার ধৈর্য দেখে, মহারানী। পাপকে জয় করেছ পূণ্য দিয়ে। কিন্তু সেই পুণ্যের দান কি মহারাজ গ্রহণ করতে পারলেন।

স্থিত। চুপ কর্, চুপ কর্, বিপাশা।

বিপাশা। চুপ করিয়ো না। যে কথা অভ্তরের মধ্যে জান সে কথা বাইরে থেকেও শোনা ভালো। ঐ রাজা আসছেন। আমি যাই। থাকতে পারব না, শেষে কী বলতে কী বলে ফেলব।

[ প্রস্থান

#### বিক্লমের প্রবেশ

বিক্রম। মহারানী, দেবদত্তকে নিয়ে কী গ্রু পরামশ চলছে।

স্বামিতা। আজ ভৈরবমন্দিরে প্রজা করব, ওঁকে প্ররোহিত করেছি।

বিক্রম। আজ ভৈরবের প্জা? এ কি হতে পারে।

স্থিয়া। পাপের ম্তি দেখে ভয় পেয়েছি, যিনি সকল ভয়ের ভয় তাঁর স্মরণ নেব।

বিক্রম। পাপের মূর্তি কী দেখলে।

স্মিরা। সতীতীর্থে সতীধর্মের অবমাননা, অথচ এ রাজ্যে তার কোনো প্রতিকার নেই, এ সংবাদ শ্বনে উৎসব করতে আমি সাহস করি নি।

বিক্রম। এ সংবাদ কে দিলে। দেবদত্ত?

স্ব্মিত্র। যারা অত্যাচারে মর্মান্তিক পাঁড়িত তাদেরই একজন।

বিক্রম। মহারানী, অণ্তঃপ্রে আমার প্রতিশ্বন্দ্বী বিচারশালা স্থাপন করেছ? আমার অধিকার হরণ করতে চাও?

স্মিত্র। মহারাজ, ধর্ম সাক্ষী করে আমি কি তোমার সহধর্মিণী হই নি। রাজ্যের পাপ যে ম্হুতে তোমাকে স্পর্শ করে সেই মুহুতেই কি আমাকেও স্পর্শ করে না।

বিক্রম। দেবদত্ত, অভিযোগ কে এনেছে। কার নামে অভিযোগ।

দেবদত্ত। ব্রধকোট থেকে প্রজা এসেছে, নাম রক্ষেবর, শিলাদিত্যের নামে অভিযোগ।

বিক্রম। আমাকে লঙ্ঘন করে রানীর কাছে কেন এই অভিযোগ।

দেবদন্ত। প্রশ্ন যখন করলে তখন সত্য কথা বলব, তোমার কাছে প্রেবেই অভিযোগ হয়েছে। বিক্রম। আমি কি কান দিই নি।

एनवम्खः कान मिराह्मिला, वरलिष्टल विश्वाम कर ना।

বিক্রম। সেই তো বিচার। অমাত্যের নামে মিথ্যা অপবাদ দিলে তারও বিচার রাজাকে করতে হবে না? জান শিলাদিত্যের 'পরে যে ভার আছে সে অতি কঠিন। প্রভ্যানতদেশের সীমা রক্ষা করতে হয় তাকেই।

দেবদত্ত। রাজার প্রতিনিধির্পে ধর্মরক্ষা করাও তারই কাজ।

বিক্রম। কে বললে সে তা করে নি।

দেবদন্ত। তোমার নিজের অন্তরই বলছে, তাই আমার 'পরে এত রাগ করছ। অভিযোগকারীকে আমিই তোমার কাছে নিয়ে গেছি। মন্ত্রী সাহস করে নি। সেদিন দেখি নি কি বিচারকালে ক্ষণে তোমার দ্রুক্টি। দশ্ড তোমার কতবার উদ্যত হয়েও দ্বর্বল শ্বিধায় নিরস্ত হয়েছে সে কথা স্বীকার করবে না?

বিক্রম। সাবধান! আমি দুর্বল! কিসের ভয়ে দুর্বল!

দেবদন্ত। শিলাদিত্যকে যে-শক্তি নিজে দিয়েছ আজ তার প্রতিরোধ করা তোমার নিজের পক্ষেও দ্বঃসাধ্য— এই কারণেই দ্বিধা। তুমি ওদের ভয় করতে আরম্ভ করেছ— আমাদের ভয় সেইখানেই।

বিক্রম। অসহ্য তোমার স্পর্ধা! অনুতাপের দিন তোমার আসল।

স্মিত্রা। আর্যপ্ত, আমাদের দণ্ড দেওয়া সহজ কথা—সেজন্যে রাজশন্তির প্রয়োজন হবে না। কিন্তু শিলাদিত্যের বিচার আজই করা চাই।

বিক্রম। অভিযোগ যার সে কই।

সুমিতা। সে আমি।

বিক্রম। তুমি?

স্মিয়া। যে হতভাগা এসেছিল তাকে পাওয়া যাচছে না।

বিক্রম। নিজের মিথ্যার ভয়ে সে পালিয়েছে।

স্ক্রমিতা। মহারাজ, তুমি নিশ্চয় জান কে তাকে হরণ করেছে।

বিক্রম। মহারানী, অন্ধ দয়া আর অস্পন্ট অনুমানের দ্বারা বিচার হয় না।

## রক্ষেশ্বরকে নিয়ে নরেশের প্রবেশ

নরেশ। শিলাদিত্যের লোক একে বলপূর্বক ধরে নিয়ে যাচ্ছিল রাজন্বারের সম্মুখ দিয়ে। আমার নিষেধ শুনলে না। তলোয়ার খুলতে হল 'রাজা আছেন' এই কথা এদের স্মরণ করিয়ে দিতে। বিক্রম। কেন ওকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল।

নরেশ। বললে শিলাদিত্যের আদেশ। সে আদেশের উপরে তোমার আদেশ কী, সেইটে শোনবার জন্যে অপেক্ষা করছি।

রক্ষেবর। মহারানী, আমার রক্ষা নেই সে আমি জানি, কিন্তু বিচার চাই—সে বিচার আজই যেন হয়, তোমার সামনেই যেন হয়, দোহাই তোমার।

স্মিতা। মৃত্, ঐ যে মহারাজ আছেন, ওঁকে জানাও তোমার অভিযোগ।

রক্ষেত্র । মহারাজ, মর্মাঘাতী দর্যথ আমাদের—দে দর্যথ বাধা মানবে না, বিলম্ব সইবে না, মৃত্যুয়ন্ত্রণার চেয়ে দে প্রবল।

বিক্রম। চুপ কর্! দেবদন্ত, কে এদের এমন করে প্রশ্রয় দিছে। এরা বলপূর্বক আমার কাছ থেকে বিচার কেড়ে নিতে চায়? শ্বারী কোথায়।

#### দ্বারীর প্রবেশ

দ্বারী। কী মহারাজ।

विक्रम। একে প্রহরীশালায় নিয়ে রাখো। কাল বিচার হবে।

দ্বারী। যে আদেশ।

রক্ষেত্র। মহারানী, আমার আজকের দিন গেল, কালকের দিনকে বিশ্বাস নেই। বাঁচি আর মরি আমার ধা-হয় হোক, কিন্তু প্রজার অভিযোগ তোমার পায়ে রেখে গেল্ম, তোমাকে সে তুলে নিতে হবে। আমি বিদায় নিল্ম।

সনুমিতা। মনে রইল রক্তেশ্বর।

েবারী ও রক্ষেবরের প্রস্থান

নরেশ। মহারাজ, মন্ত্রী আমাকে দিয়ে কিছু সংবাদ পাঠিয়েছেন— আশু, মন্ত্রণার আবশ্যক। বিক্রম। তোমরা একটার পর আর-একটা উৎপাত নিজে সাজিয়ে আনছ।

নরেশ। উৎপাত সূন্দি করতে পারি এত শক্তি আমাদের আছে?

বিক্রম। সৃষ্টি করবার দরকার নেই। সত্যযুগেও রাজ্যে উৎপাতের অভাব ছিল না। কিন্তু উৎপাত ছড়িয়ে থাকে দেশে ও কালে। তোমরা তাদের আজই একদিনের মধ্যে পৃষ্ণিত করে সাজিয়েছ। যে-সমস্ত প্রমাণ তোমাদের মিচদের বেলার থাকে বিক্লিপ্ত, তোমাদের শাহুদের বেলা আজ তোমরা সেইগুলোকে সংহত করে কালো করে আমার সামনে ধরতে চাও— আজ উৎসবদিনের আলোর উপরে এই কালীম্তিকে দাঁড় করিয়ে কেবল এই কথাটা বলতে চাও যে তোমাদেরই জিত হল। তোমাদের এই সাজিয়ে-তোলা বিভীষিকার কাছে আমি হার মানব না এ কথা নিশ্চয় জেনো। উৎপাতের সংবাদ আছে, থাক্-না, নিশ্চয়ই সে আগামী কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে।

নরেশ। অপেক্ষা করতে নিশ্চয় পারে, মহারাজ, কিন্তু আজ যা সংবাদ আছে কাল তা সংকট হয়ে দাঁড়ায়। তবে যাই, মন্ত্রীকে জানাই গে।

বিক্রম। ওরা আমার প্রিয়পান্ত, ওদের প্রতি আমার পক্ষপাত, ওদের বিচার আমি করতে পারি নে, ওদের শাহ্নিত দিতে আমি অক্ষম—তোমাদের এ-সব কথা মিথ্যা, মিথ্যা। দশ্ভের যারা যোগ্য তাদের যখন দশ্ড দেব তখন ভয়ে হতশ্ধ হয়ে যাবে। ক্ষীণ দূর্বল তোমরাই, কর্তব্যের তোমরা কী জান! ক্ষমায় দয়ায় অশ্রুজলে তোমাদের কর্তব্যবৃদ্ধি পঞ্চিল—তোমরা বিচার করবার হপর্যা কর! সময় আসবে, বিচার করব, কিন্তু তোমাদের ঐ কাল্লা শ্রুনে নয়। মহারানী, তুমি কোথায় চলেছ। যেয়ো না, থামো।

সংমিত্রা। এমন আদেশ কোরো না। চলো রাজকুমার, ঐ লতাবিতানে, মন্ত্রী কী সংবাদ পাঠিয়েছেন শুনতে চাই।

বিক্রম। মহারানী, তোমার এই প্রচ্ছর অবজ্ঞা আমার কর্তব্যকে আরো অসাধ্য করে তুলছে। শুনে যাও— আমি আদেশ করছি। ফিরে এসো।

স্মিত্র। কী, বলো।

বিক্রম। তুমি আমাকে চিনতে পারলে না—তোমার হৃদয় নেই, নারী! শংকরের তাশ্ডবকে উপেক্ষা করতে পার কি। সে তো অস্পরার নৃত্য নয়। আমার প্রেম, এ প্রকাশ্ড, এ প্রচশ্ড, এতে আছে আমার শোর্য— আমার রাজপ্রতাপের চেয়ে এ ছোটো নয়। তুমি যদি এর মহিমাকে স্বীকার করতে পারতে তা হলে সব সহজ হত। ধর্মশাস্ত্র পড়েছ তুমি, ধর্মভীর—কর্মদাসের কাঁধের উপর কর্তবের বোঝা চাপানোকেই মহৎ ব'লে গণ্য করা তোমার গ্রুর্র শিক্ষা। ভুলে যাও, তোমার ঐ কানে মন্ত্রগ্রালা। যে আদিশক্তির বন্যার উপরে ফেনিয়ে চলেছে স্টির ব্দব্দ, সেই শক্তির বিপ্রল তর্মপ আমার প্রেম—তাকে দেখো, তাকে প্রশাম করো, তার কাছে তোমার কর্ম অকর্ম ন্বিধান্বন্দ্র সমস্ত ভাসিয়ে দাও, একেই বলে মান্তি, একেই বলে প্রলয়, এতেই আনে জীবনে যাগান্তর।

সর্মিত্রা। সাহস নেই মহারাজ, সাহস নেই! তোমার প্রেম তোমার প্রেমের পাত্রকে অনেক দ্রে ছাড়িয়ে গেছে— আমি তার কাছে অতাল্ত ছোটো। তোমার চিন্তসমন্ত্রে যে তৃফান উঠেছে তাতে পাড়ি দেবার মতো আমার এ তরী নয়— উল্মন্ত হয়ে যদি ভাসিয়ে দিই তবে মৃহতে এ যাবে তিলিয়ে। আমার স্থিতি তোমার প্রজাদের কল্যাণলক্ষ্মীর দ্বারে— সেখানকার ধ্লির 'পরেও যদি আসন দিতে, আমার লক্জা দ্র হত। তোমার নিজের তরপগগর্জনে তোমার কর্ণ বিধর, কেমন করে জানবে কী নিদার্ণ দ্বেখ তোমার চার দিকে। কত মর্মভেদী কাল্লার প্রতিধ্বনি দিনরাত্রি আমার চিন্তক্তরে ক্ষুব্ধ হয়ে বেড়াছে তোমাকে তা বোঝাবার আশা ছেড়ে দিয়েছি। যখন চার দিকেই সবাই বিশ্বত তখন আমাকে তুমি যত বড়ো সম্পদই দাও, তাতে আমার রুটি হয় না। চলো রাজক্মার, মন্দ্রী কী আবেদন করছেন আমাকে বলবে চলো।

বিক্রম। শোনো নরেশ, কী সংবাদ এনেছ বলো আমাকে।

নরেশ। মহারাজ য্থাজিংকে পদত্যাগের আদেশ করেছিলেন, সে তা একেবারেই শোনে নি। এদের প্রস্পরের মধ্যে একটা যোগ হয়েছে বলে বোধ হচ্ছে।

বিক্রম। কিসে বোধ হল।

নরেশ। শিলাদিত্যকে যে মুহুরের মহারানী আহ্বান করে পাঠালেন তার প্রমাহুরের সেরাজধানী থেকে চলে গেল। মহারানীর আদেশ গ্রাহাই করলে না।

বিক্রম। আবার সংকট বাধিয়েছ? রাজকার্যে কেন হাত দিতে গেলে, মহারানী।

স্ক্রমিত্র। রাজকার্য নার, আত্মীয়ের কর্তব্য। জালন্ধরের কিছ্বতে আমার অধিকার না যদি থাকে কাশ্মীরের দায়িত্ব আছে আমার।

বিক্রম। সম্মানী লোকের অভিমানে আঘাত করে অসম্মান যদি ফিরে পেয়ে থাক কাকে দোষ দেবে।

স্ক্রিয়া। আত্মীয় যদি আত্মীয়ের অমর্যাদা করে থাকে তা নিয়ে আমার অভিযোগ নেই। তবে যে অপরাধ রাজার বিরুদ্ধে, তোমার প্রজার হয়ে তারই বিচার আমি চাই।

বিক্রম। বিচার যদি চাও তবে প্রথমে যুদ্ধ করতে হবে।

সূমিরা। হাঁ, যুদ্ধই করতে হবে।

বিক্রম। যুদ্ধ! সে তো নারীর মুখের কথা নয়।

স্বমিত্রা। নারীর বাহ্ব সাহায্য যদি চাও তো প্রস্তৃত আছি।

বিক্রম। দেখো প্রিয়ে, জয়ের অভিপ্রায়েই য্<sup>\*</sup>ধ, আস্ফালনের জন্যে নয়। এতে সময় এবং সুযোগের অপেক্ষা আছে।

স্থামিত্রা। রাজকুমার নরেশ, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, দ্বর্বন্তদের হাত থেকে প্রজাদের বাঁচাবার কোনো পথই নেই?

বিক্রম। মহারানী, মনে রেখো দয়ার অবিচারেও অন্যায় আছে। প্রজাদের 'পরে অত্যাচার হচ্ছে এও যেমন অত্যুক্তি, অন্যায়কারীদের শাসন আমার পক্ষে অসাধ্য এও তেমনি অপ্রদেধয়। এ-সব কথা তোমার সংখ্যও নয় এবং আজও নয়। দেবদন্ত, পৌরোহিত্য তুমি রাজার কাছ থেকে পাও নি—
রিবেদী প্রোহিত। আজ তার অবকাশ নেই. প্রজা কাল হবে। রাজার কার্যে বা প্রজার কার্যে
যদি অন্ধিকার হস্তক্ষেপ কর তবে তোমার 'পরে রাজার হস্তক্ষেপ প্রীতিকর হবে না। মহারানী,
উৎসবের বেশ তুমি এখনো পর নি। যাও, রাজার আদেশ, এখনই বেশ পরিবর্তন করো গে। এ তো
রাজরানীর বেশ—

স্থামিতা। তাই করব মহারাজ, তাই করব, বেশ পরিবর্তন করব। ধিক এই রাজ্য! ধিক আমি এ রাজ্যের রানী!

[দেবদত্ত ও বিক্রম ছাড়া আর সকলের প্রস্থান

দেবদন্ত। মহারাজ, আমিও যাচ্ছি। কিন্তু একটা অপ্রিয় কথা বলে যাব। নির্বিচারে যেদিন ঐ কান্মীরীদের হাতে ক্ষমতা দিলে সেদিন রাজ্যে বিদ্রোহের স্ট্রনা হয়েছিল। কত লোকের প্রাণদন্ড হল, কত লোকের নির্বাসন। কত অভিজাত বংশের সম্মানী লোক অন্য রাজ্যে আশ্রয় নিলে। এত বাধা পেয়েছিলে বলেই আত্মাভিমানের তাড়নায় তোমার নির্বাধ্য এমন দুধ্য হয়েছিল।

বিক্রম। দেবদন্ত, এই ইতিবৃত্ত আবৃত্তি করবার কী প্রয়োজন হয়েছে।

দেবদন্ত। মহারাজ, আমার আর কিছু সাধ্য নেই, আমি কেবল পারি বিপদ সামনে রেখে অপ্রিয় কথা তোমাকে শোনাতে। একদিন কেবলমার অন্দের যুক্তিতে প্রমাণ করতে চেয়েছিলে যে, এ রাজ্যে সকলেই ভুল করেছে কেবল ভূমি ছাড়া। বহু কণ্ঠ ছেদন করে রাজ্যের কণ্ঠরোধ করেছিলে। এতবড়ো প্রকাশ্য অহংকারের প্রমাদ সংশোধন পরিশোষে তোমার পক্ষে দৃঃসাধ্য হবে এ আমি জানি। স্কুতরাং স্বয়ং বিধাতাকে নিতে হল সেই ভার।

বিক্রম। এ কথার সহজ অর্থ, তোমরা বিদ্রোহ করবে?

তপতী ৭৭১

দেবদন্ত। তুমি জান সে আমার অসাধ্য— দেবতা হয়েছেন বিদ্রোহী, রাজ্যে দ্বর্যোগ এল, কঠিন দ্বংখ এর অবসান।

বিক্রম। দেবতার নাম নিচ্ছ আমাকে ভয় দেখাতে?

দেবদন্ত। মহারাজ, তোমাকে ভয় দেখানো কি একটা খেলা। তোমার ভয় আমাদের পক্ষে সব চেয়ে ভয়ংকর। তোলো তোমার দন্ড, প্রথম আঘাত পড়ক আমাদের 'পরে যারা তোমার একানত আপনার। তোমার অন্যায়কে যারা নিজের লঙ্জা করে নিয়েছে, তোমার ক্রোধকে দৃঃখর্পে নিক তারা মাথায় করে। দাও দন্ড আমাকে।

বিক্রম। যদি নাই দিই?

2.5

দেবদত্ত। অগ্রসর হয়ে নেব। আজ আমাদের জন্যে আরাম নেই, সম্মান নেই। যাও মহারাজ, তুমি উৎসব করো। আমাকে রুদ্রভৈরবের প্রজা করতেই হবে। মন্দিরে প্রবেশ করতে নাই দিলে— তাঁর প্রজার আহ্বান আজ শ্নতে পাচ্ছি সর্বত্র এই রাজ্যের বাতাসে।

বিক্লম। স্পন্থ কথার ছলে আমাকে অপমান করতে চাও, আমার কথাও একদিন অত্যন্ত স্পন্থ হয়ে উঠবে—বিশেষ নেই।

[উভয়ের প্রস্থান

বিপাশার প্রবেশ

বিপাশা। শোনো শোনো, রাজকুমার শোনো।

নরেশের প্রবেশ

নরেশ। কী বলো।
বিপাশা। এই মালা তোমার, বীরের কপ্ঠের যোগ্য।
নরেশ। পরিচয় পেয়েছ?
বিপাশা। পেরেছি।
নরেশ। এত সহজে?
বিপাশা। আমি অনাগতকে দেখতে পাচ্ছি।
নরেশ। কী দেখতে পেলে।
বিপাশা। জালন্ধরের রানীর সম্মান তুমি উন্ধার করবে। চুপ করে রইলে কেন কুমার।
নরেশ। কথা বলবার সময় এখনো আসে নি।

বিপাশা। আমি বলি কথা বলবার সময় এখন চলে গেছে।

शान

আলোক-চোরা ল্কিয়ে এল ওই,
তিমিরজয়ী বীর, তোরা আজ কই।
এই কুয়াশা-জয়ের দীক্ষা
কাহার কাছে লই।
মিলিন হল শ্ভ বরন,
অর্ণ সোনা করল হরণ,
লম্জা পেয়ে নীরব হল
উষা জ্যোতিময়ি।
স্কিতসাগর-তীর বেয়ে সে
এসেছে ম্খ ঢেকে,
অংশ কালি মেখে।

রবির রশিন, কই গো তোরা, কোথায় আঁধার-ছেদন ছোরা, উদয়শৈলশৃংগ হতে

বলু মাভিঃ মাভৈঃ।

নরেশ। এ গান কোথায় পেলে বিপাশা?

বিপাশা। কাশ্মীরে মার্ত**ণ্ডদেবের মন্দি**রে আমরা এ গান গাই হেমন্তে গিরিশিখরে যখন আলোকরাজ্যে অরাজকতা আসে।

নরেশ। এ গান আমাকে শোনালে যে?

বিপাশা। এখানকার ক্রিণ্ট আকাশে তুমিই আলোকের দতে। যাক মীনকেতুর বেদী ভেঙে, সেখানে তোমার আসন ধরবে না, রুদ্রভৈরবের নির্মাল্য আনব তোমার জন্যে। এখানে তিনি ভৈরব কাশ্মীরে তিনিই মার্ত ভে, সেই দেবতাকে প্রসল্ল করো বীর। আজ সকালে আর্ত্রাণের জন্যে যে কৃপাণ খুলেছিলে একবার দাও আমার হাতে। (তলোয়ার কপালে ঠেকিয়ে) রুদ্রের তৃতীয় চক্ষ্বতে তুমিই অণিন, প্রভাতমার্ত ভের দীণত দ্গিতে তুমিই রৌদ্রচ্ছটা, বীরের হাতে তুমি কৃপাণ, তোমাকে নম্মকার।

গ্যান

জাগো হে রুদ্র জাগো।
সর্গতজড়িত তিমিরজাল
সহে না সহে না গো।
এসো নির্ম্থ দ্বারে
বিম্বত্ত করো তারে,
তন্মনপ্রাণ ধনজনমান
হে মহাভিক্ষ্য, মাগো।

রাজকুমার, ঐ দেখো!

নরেশ। সেই আমার পদ্মের কু'ড়ি! এখনো রেখেছ?

বিপাশা। এ আজ কথা কয়েছে—কাশ্মীরের হৃদয় জেগেছে এর মধ্যে।

নরেশ। ঐ আসছেন মন্দ্রীর সংখ্য রাজা। আমাকে হয়তো প্রয়োজন আছে— তুমি মন্দির-প্রাখ্যণে অপেক্ষা করো।

[বিপাশার প্রস্থান

#### বিক্রম ও মন্ত্রীর প্রবেশ

বিক্রম। প্রজারা বিদ্রোহী? কোথায়।

মন্ত্রী। ব্রধকোটে সিংহগড়ে।

বিক্রম। ক্রমার কথা বোলো না। অক্ষমের স্পর্যা সব চেয়ে ক্রমার অযোগ্য।

নরেশ। বস্তৃত ওদের বিদ্রোহ বিদেশী সামন্তদের বিরুদেধ।

বিক্রম। তারা কি আমার প্রতিনিধি নয়।

নরেশ। তখন নয় যখন তারা নিজের স্বার্থ দেখে, প্রজার নয়, রাজার নয়। আমাকে আদেশ করো আমি প্রজাদের শাশ্ত করে আসি।

বিক্রম। তুমি! আমার শাসন আলগা করেছ তোমরাই। প্রজাদের প্রশ্রমে মহারানীর সংগ্র যোগ দিয়েছ তুমিই। বিদেশীর প্রতি ঈর্ষা তোমার মতো এমন স্পণ্ট করে প্রকাশ করতে কেউ সাহস করে নি। প্রতিহারী, মহারানী কোথায়। আমার আহ্বান এখনই তাকে জানাও গে। তিনি শ্বন্ন তার দয়াদৃশ্ত প্রজারা আজ বিদ্রোহ করেছে—ভীর্বা বিদ্রোহ করতে সাহস করেছে তাঁর ভরসায়। তপতী ৭৭৩

কিন্তু তিনি ওদের বাঁচাতে পারবেন? বিচার সর্বাগ্রে তাঁকেই গ্রহণ করতে হবে। এখনই, এখানেই। মন্ত্রী, তোমরা অপবাদ দিয়ে এসেছ আমার চিত্ত দুর্বল, রানীর প্রতি অন্ধ আমার প্রেম। আজ দেখাব তোমরা ভুল করেছ। তোমাদের মহারানীরও বিচার হবে। নির্বাসন দিতে পারি নে ভাবছ? আমাদের বংশ রামচন্দ্রের, সূত্র্বংশ।

মন্ত্রী। মহারাজ।

বিক্রম। কী, বলো। স্তব্ধ হয়ে রইলে কেন।

মন্ত্রী। সামন্তরাজদের সৈনাদল নিকটবতী । শিলাদিতা তাদের সেনাপতি।

বিক্রম। সিংহাসনের প্রতি লক্ষ?

মন্ত্রী। হাঁমহারাজ।

বিক্রম। প্রতিরোধের কী ব্যবস্থা করেছ।

মন্ত্রী। সৈন্য প্রস্তৃত নেই, তাদের সকলকে বিশ্বাস করাও কঠিন।

নরেশ। আমাকে ভার দিন মহারাজ। দিবধা করবার সময় নেই। আমি সৈন্য প্রস্তুত করি গে।

বিক্রম। প্রতিহারী, মহারানী কোথায়।

প্রতিহারী। তিনি অন্তঃপ্রে নেই।

বিক্রম। কোথায় তিনি। ভৈরবমন্দিরে?

প্রতিহারী। সেখানে দর্শন পাই নি।

বিক্রম। কোথায় তবে।

প্রতিহারী। দ্বারপাল বলে, ঘোড়ায় চড়ে তিনি উত্তরের পথে চলে গেছেন।

বিক্রম। অর্থ কী। রাজকুমার, তুমি নিশ্চর জান কোথায় গেছেন তিনি।

নরেশ। কিছুই জানি নে মহারাজ।

বিক্রম। চলে গেছেন? বিদ্রোহী প্রজাদের উত্তব্জিত করতে? ফিরিয়ে নিয়ে এসো, ধরে নিয়ে এসো, শৃত্থেল দিয়ে— দৈরিনী!

নরেশ। এমন কথা মুখে আনবেন না। আমরা সইতে পারব না।

বিক্রম। মৃশ্ধ আমি! ধিক আমাকে! অন্ধ, দেখতেই পাই নি, সিংহাসনের আড়ালে বসে কাশ্মীরের কন্যা চক্রান্ত করছিলেন। স্বীলোককে বিশ্বাস নেই, বিশ্বাস নেই। অন্তঃপ্রে ওকে কে রাথবে! কারাগার চাই!

নরেশ। এমন পাপ চিল্তা করবেন না, মহারাজ!

বিক্রম। তোমরা সবাই আছ এর মধ্যে। তুমিও আছ, নিশ্চয় আছ। চলে গেছেন! আগে তোমাদের দণ্ড দিয়ে তবে আমার অন্য কাজ। দেবদন্ত কোথায়। কোথায় সেই বিশ্বাস্থাতক।

মন্দ্রী। বৃথা চঞ্চল হবেন না, মহারাজ। মহারানী মনকে শাল্ড করতে গেছেন, নিশ্চয় আপনিই ফিরে আসবেন। অধীর হয়ে তাঁকে অপমান করলে চিরদিনের মতো তাঁকে আমরা হারাব।

বিক্রম। ফিরে আসবেন সে কি আমি জানি নে? আমাকে কেবল স্পর্ধা দেখিয়ে গেলেন। মনে করেছেন তাঁকে কাকুতি মিনতি করে ফেরাব। ভুল মনে করেছেন। আমাকে এমনি কাপ্রের্ব বলেই জানেন বটে! আমার পরিচয় পান নি। নিষ্ঠ্র হবার প্রচণ্ড শক্তি আমার আছে। আমাকে ভয় করতে হবে—এইবার তা ব্রুবেন।

#### দ্তের প্রবেশ

দ্ত। উত্তরপথ থেকে মহারানীর এই পত্ত।

বিক্রম। (পশ্র পড়তে পড়তে) রাজকুমার নরেশ, সনুমিশ্রা এসব কী লিখেছেন। এর কী মানে।
— 'বিবাহের প্রে একদিন রুদ্রভৈরবকে আর্থানিবেদন করতে গিয়েছিলেম। তাঁরই বলি ফিরিরে
নিয়ে এসে দিলেম তোমাকে, তোমার রাজ্যকে। ব্যর্থ হল, তুমিও পেলে না, তোমার রাজ্যও পেতে
বাধা পেল।'

নরেশ। মহারাজ, তুমি তো জান, মহারানী আগন্নে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিলেন, প্রবাসীরা ফিরিয়ে এনে তোমার হাতে দিলেন।

বিক্রম। সেই আগ্রন যে সংখ্য আনলেন, দশ্ধ করলেন আমাকে। এই লও নরেশ, পড়ো, আমার চোখে অক্ষরগ্রলি নৃত্য করছে, আমি পড়তে পারছি নে!

নরেশ। মহারানী লিখছেন, 'আমি যাঁর কাছে নির্বেদিত তাঁকে তাঁর অর্ঘ্য ফিরিয়ে দিতে চললেম। কাশ্মীরে ধ্রুবতীর্থে মার্ত ভিদেব আমাকে গ্রহণ করবেন। রূপ দিয়ে তোমাকে তৃণ্ত করতে পারি নি, শ্রুতকামনা দিয়ে তোমার রাজ্যের অকল্যাণ দ্র করতে পারলম্ম না। যদি আমার তপস্যা সার্থিক হয়, যদি দেবতাকে প্রসন্ন করি তবে দ্র হতে তোমাদের মঙ্গল করতে পারব। আমাকে কামনা কোরো না, এই তোমার কাছে আমার শেষ নিবেদন। আমাকে ত্যাগ করো, তোমাদের শান্তি হোক।'

বিক্রম। দেন নি, তিনি কিছুই দেন নি, সমস্ত ফাঁকি! নারী যে স্থা এনেছে আমার দীনতম প্রজারও ঘরে, আমি রাজ্যেশ্বর তার কণাও পাই নি— আমার দিনরাত্রি তৃষ্ণায় শ্রুকিয়ে গেছে, স্থাসম্দ্রের তীরে বঙ্গে। নরেশ, আজ আমাকে কী করতে হবে বলো, আমি মন স্থির করতে পারছি নে।

নরেশ। মহারাজ, আমার কথা যদি শোনো, তাঁকে ফিরিয়ে আনবার চেণ্টা কোরো না।

বিক্রম। কী বললে! করব না চেণ্টা! বিশেবর সামনে আমার পৌর্ষ ধিকৃত হবে! আনো আগে তাঁকে ফিরিয়ে, তার পর সর্বসমক্ষে তাঁকে ত্যাগ করব। রাণ্ড্রপালকে বলো তাঁকে আনুক বন্দী করে।

নরেশ। হবে না মহারাজ, সে হবে না, আমার প্রাণ থাকতে সে হতে দেব না।

বিক্রম। বিদ্রোহ?

নরেশ। হাঁ বিদ্রোহ! তুমি আত্মবিস্মৃত, তোমার অনুমোদন করে তোমার অবমাননা করতে পারব না। তোমার রাজ্যসীমা অতিক্রম করতে এখনো তাঁর তিন-চার দিন লাগবে। আমি নিজে যাব তাঁকে ফিরিয়ে আনতে।

বিক্রম। যাও, তবে এখনই যাও, শীঘ্র যাও।

নেরেশের প্রস্থান

মন্দ্রী, তুমি ভাবছ, তাঁকে ক্ষমা করে ফিরিয়ে আনছি। একেবারেই নয়। রাজবিদ্রোহিণী তিনি, আমি নিজেই দিতেম তাঁকে নির্বাসন। আমার দন্ড এড়িয়ে তিনি পালাচ্ছেন, এই আমার ক্ষোভ। মন্দ্রী। মহারাজ, তাঁকে দন্ড দেবার কথা বলে আমাদের সকলকে দ্বঃখ দিচ্ছেন। তিনি কাছে আসলেই দেখতে পাবেন তাঁকে দন্ড দেবার সাধ্য আপনার নেই।

বিক্রম। তা হতে পারে, আমি মুক্ষ। এ মোহপাশ যাক, যাক ছিল্ল হয়ে, আমি আনব না তাঁকে আমার কাছে। প্রতিহারী, রাজকুমার নরেশকে শীঘ্র ফিরিয়ে আনো। যেতে দাও, যেতে দাও, কাশ্মীরের কন্যাকে কাশ্মীরে ফিরে যেতে দাও।

মন্দ্রী। দাসের অন্নয় শ্নন্ন মহারাজ। রাজকুমার নরেশ তাঁকে ফিরিয়ে আন্ন, তার পরে আজকের দিনের এই ক্ষতবেদনা ভূলতে দেরি হবে না।

বিক্রম। মিনতি করে ফিরিয়ে আনা নয়, নয়, কিছ্বতেই নয়। একদিন যুদ্ধ করে তাঁকে জালন্ধরে এনেছি, প্রনর্বার যুদ্ধ করেই তাঁকে জালন্ধরে ফিরিয়ে আনব।

মন্ত্রী। যুদ্ধ করে?

বিক্রম। হাঁ, যুন্ধ করেই। কাশ্মীরের অভিমানে কাশ্মীরে চলেছেন—জালন্ধরের অপমান ঘোষণা করবেন! পদানত ধ্লিশারী কাশ্মীরের চোথের উপর দিয়ে নিয়ে আসব তাঁকে বন্দিনী করে, যেমন করে দাসীকে নিয়ে আসে। এই কাশ্মীরের স্পর্ধা মনের মধ্যে গোপনে পোষণ করে এতদিন আমাকে উপেক্ষা করেছেন। এবার তলোয়ার দিয়ে তার মূল উৎপাটিত করে তবে আমি শান্তি পাব। মন্দী, বৃথা তকের চেন্টা কোরো না—এই মূহুতে সৈন্য প্রস্তুত করতে বলো গে।

তপতী ৭৭৫

মন্ত্রী। মহারাজ, ইতিমধ্যে তবে কি বিনা বাধায় বিদ্রোহী সামশ্তরাজদের দেবে রাজ্য অধিকার করতে।

বিক্রম। না।

মন্ত্রী। তা হলে আপাতত এদের সংখ্য যেরে তবে অন্য কথা।

বিক্রম। যুদ্ধ নয়।

মন্ত্রী। তবে?

বিক্রম। সুন্ধি।

মন্ত্রী। মহারাজ কী বললেন, সন্ধি?

বিক্রম। হাঁ, সন্ধি করব। ওরাই হবে কাশ্মীর অভিযানে আমার সংগী।

মন্তী। সন্ধি করবে! মহারাজ, ক্ষোভের মুখেই এমন কথা বলছ।

বিক্রম। তোমার মন্ত্রণা দেবার সময় চলে গেছে। এখন বিনা বিচারে আমার আদেশ পালন করো।

মন্ত্রী। তব্ব বলতে হবে। যা সংকল্প করেছ তাতে রাজ্যের সমস্ত প্রজা উন্মন্ত হয়ে উঠবে।

বিক্রম। উন্মন্ততা গোপন থাকলে স্থায়ী হয়ে থাকে—উন্মন্ততা প্রকাশ হলে তাকে দমন করা সহজ। সেজন্যে আমার কোনো চিন্তা নেই। দতেকে ডেকে পাঠাও।

েউভয়ের প্রস্থান

কন্দর্পের প্রুপম্তি ও প্রেলপকরণ নিয়ে বিপাশা ও তর ণীগণের প্রবেশ

বিপাশা।

গান

বকুলগল্ধে বন্যা এল দখিন হাওয়ার স্ত্রোতে। প্রত্থেধন্য, ভাসাও তরী নন্দনতীর হতে।

মহারাজা বর্লোছলেন এইখান থেকে যাত্রারম্ভ হবে। মাধবীবিতানে তিনি আমাদের সঞ্জে যাবেন। কই, তাঁকে তো দেখছি নে।

প্রথমা। আমাদের গান শুনতে পেলেই দেখা দেবেন।

গান। অনুবৃত্তি
প্রলাশকলি দিকে দিকে
তোমার আখর দিল লিখে,
চঞ্চলতা জাগিয়ে দিল অরণ্যে পর্বতে।

শ্বিতীয়া। কিন্তু মহ।রাজ তো এলেন না— গোধ্লিলণন বয়ে বাছে। ঐ তো দিগণেত চাঁদের রেখা দেখা দিল।

বিপাশা। লাশন এলেই কী আর গেলেই কী, আমাদের তাতে কী আসে যার। গান থামাস নে। মহারাজ বলেছেন উৎসবকে জাগিয়ে রাখতে, একটুও যেন মিয়মাণ না হয়।

গান। অনুব্ধি
আকাশপারে পেতে আছে একলা আসনখানি,
নিত্যকালের সেই বিরহীর জাগল আশার বাণী।
পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে,
নবীন প্রাণের পত্র আসে,
পলাশ-জবায় কনকচাঁপায় অশোকে অশ্বশ্বে।

বিক্রমের প্রবেশ

বিপাশা। মহারাজ, সময় হয়েছে।

विक्य। दौ मध्य रक्षां - এवात रक्ष्ण मा अवन्त, म'ल रक्ष्ण मा अध्यात्र।

প্রথমা। মহারাজ কী করলেন, এ-যে দেবতার মূর্তি।

বিক্রম। এমন অক্ষম, এমন বার্থ, এমন মিথাা, ওকে বল দেবতা! বিভূম্বনা! এই আমি ওকে পারের তলায় দলছি। ম্বারী।

দ্বারী। কী মহারাজ।

বিক্রম। নিবিয়ে দিতে বলে দাও এই-সব আলোর মালা। দ্বারের কাছে বাজিয়ে দাও রণভেরী।

রোজা ও তর্ণীগণের প্রস্থান

#### নরেশের প্রবেশ

নবেশ। বিপাশা, শ্বনে যাও।
বিপাশা। কী, বলো।
নবেশ। চলে গেলেন।
বিপাশা। কে চলে গেলেন।
নবেশ। আমাদের মহারানী।
বিপাশা। কোথার চলে গেলেন।
নবেশ। জান না তুমি?
বিপাশা। না।

নরেশ। তিনি গেছেন একলা ঘোড়ায় চড়ে কাশ্মীরের পথে।

विशासा। वर्तना वर्तना, भव कथाणे वर्तना।

নরেশ। পত্র পাঠিয়েছেন তিনি আর ফিরবেন না। ধ্রুবতীর্থে মার্তান্ডমন্দিরে আশ্রয় নেবেন। বিপাশ্য। আহা, কী আনন্দ। মুক্তি এতদিন পরে!

নরেশ। বিপাশা তাঁকে তো বাঁধতে কেউ পারে নি।

বিপাশা। শিকল পরাতে পারে নি, খাঁচায় রেখেছিল। পাখা বাঁধিয়ে দিয়েছিল সোনা দিয়ে। ধরতে গিয়ে তাঁকে হারাল। এই হারানোর কী অপূর্ব মহিমা। স্বাস্তরশিমর পশ্চিমযাত্রা। কিন্তু এই অন্ধরা কি এর পূণ্যরূপের ছটা দেখতে পেলে।

নরেশ। আমরা যাব তাঁকে ফেরাতে। এতক্ষণে তিনি গেছেন নন্দীগড়ের মাঠের কাছে। বিপাশা। যেয়ো না যেয়ো না, তিনি তোমাদের নন; তাঁকে পাও নি, পাবেও না। আজ ভাঙা-উৎসবের ভিতর দিয়ে তিনি ছাড়া পেলেন পাষাণের বুকফাটা নির্বারের মতো।

#### গান

প্রশাসনাচন নাচলে যখন আপন ভূলে।
হে নটরাজ, জটার বাঁধন পড়ল খুলে।
জাহুবী তাই মুক্তধারার
উন্মাদিনী দিশা হারার,
সংগীতে তার তরক্গদল উঠল দুলে।
রবির আলো সাড়া দিল আকাশপারে।
শুনিরে দিল অভয়বাণী ঘরছাড়ারে।
আপন স্রোতে আপনি মাতে,
সাখী হল আপন সাথে,
সবহারা সে সব পেল তার কুলে কুলে।

এই গান আমরা পাহাড়ে গাই বসন্তে যখন বরফ গলতে থাকে, ঝরনাগলেলা বেরিয়ে পড়ে পথে-

পথে। এই তো তার সময়—ফাল্গ্রনের স্পর্শ লেগেছে পাহাড়ের শিখরে শিখরে, হিমালয়ের মৌন গেছে ভেঙে।

নরেশ। খুব খুশি হয়েছ, বিপাশা?

বিপাশা। খ্ব খ্শি আমি।

नत्त्रम। रकात्ना मुःथरे वाकष्ट ना राजाया मत्न?

বিপাশা। এমন সূখ কোথায় পাব, কুমার, যাতে কোনো দঃখই নেই।

নরেশ। বন্ধন তো কাটল, এখন তুমি কী করবে।

বিপাশা। যাঁর সংখ্যে ঘরে ছিলাম তাঁর সংখ্যেই পথে বেরব।

নরেশ। তোমাকেও আর ফেরাতে পারব না?

বিপাশা। কী হবে ফিরিয়ে বন্ধু। হয়তো বাঁধতে গিয়ে ভূল করবে।

নরেশ। আচ্ছা যাও তুমি। আমার মন বলছে, মিলব একদিন। এখানে আমারও স্থান নেই। বিপাশা। কেন নেই, কুমার।

নরেশ। মহারাজ স্থির করেছেন, কাশ্মীরে যুদ্ধ্যাত্তা করবেন—যুদ্ধে জয় করেই মহারানীকে ফিরিয়ে আনবেন।

বিপাশা। সেও ভালো। এমনি রাগ করেও যদি রাজার পৌর্ষ জাগে তো সেও ভালো।

নরেশ। ভুল করছ বিপাশা। এ পৌর্ষ নয়, এ অসংষম—ক্ষরিয়তেজ একে বলে না। যে উদ্মন্ততায় এতদিন আপনাকে বিক্ষাত হতে লংজা পান নি এও সেই উদ্মাদনারই রূপান্তর। কোনো আকারে মোহমাদকতা চাই, নিজেকে ভুলতেই হবে এই তাঁর প্রকৃতি। মীনকেতুরই কেতনে রক্তের রঙ মাখাতে চলেছেন—কল্যাণ নেই। আমাকেও যেতে হল কাশ্মীরে।

বিপাশা। লড়াই করতে?

নরেশ। মহারানীকে এই কথা জানাতে যে, যারা কাশ্মীরে যুল্ধ করতে এসেছে তারা জালন্ধরের আবর্জনা, তাদের পাপে আমাদের সকলকে যেন তিনি অপরাধী না করেন।

বিপাশা। যাবে তুমি? সত্যি যাবে?

নরেশ। হাঁ, সত্যি যাব।

বিপাশা। তবে আমিও তোমার পথের পথিক।

নরেশ। তা হলে এ পথের অবসান যেন কখনো না হয়।

বিপাশা। তুমি আর ফিরবে না?

নরেশ। ফেরবার শ্বার বন্ধ। রাজা আমাকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছেন। অন্ধ সংশয়ের হাতে যেখানে রাজদন্ড, রাজার বন্ধুদের স্থান সেখান হতে বহুদূরে।

্র উভয়ের প্রস্থান

0

## কাশ্মীর

- ১। সর্বনাশ! বল কী!
- ২। চলো, আর দেরি নয়।
- ১। ঠিক জান তো?
- ২। তরাইয়ে গিয়েছিল্ম ভাল্কের চামড়া বেচতে— স্বচক্ষে দেখে এল্ম জালন্ধরের সৈন্য। আর দেখল্ম ধনদত্তকে, চন্দ্রসেনের দ্ত । দ্বই পক্ষে বোঝাপড়া চলছে।
  - ১। ওদের পথ আগলানো হবে না?

র ৬। ২৫ক

- ২। কে আগলাবে। খ্রুড়োমহারাজ নিজের পথ খোলসা করছেন। এবার আমরা প্রজারা মিলে যেদিন য্বরাজকে রাজা করতে দাঁড়িয়েছি, এমনি অদৃষ্ট, ঠিক সেইদিনই এসে পড়ল বিদেশী দস্যু। খ্রুড়োরাজা এবার কাশ্মীরের রাজছন্তের উপর জালন্ধরের ছত্র চড়িয়ে সিংহাসনে নিজের অধিকার পাকা করে নিতে চেণ্টা করছেন।
- ১। কিন্তু দেখো বলভদ্র, এ সংবাদ এখন প্রচার করে অভিষেক ভেঙে দিয়ো না। এখানকার অনুষ্ঠান চলতে থাক্, আজকের মধ্যেই সমাধা হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে আমরা যা করতে পারি করি গে। রণজিংকে পাঠাও পত্তনে। আর জঠিয়াতে খবর দাও কাঠ্রিরয়াপাড়ায় আমি চললেম রঙগী-প্রে। ঘোড়া যার যতগুলো পাওয়া যায় ধরে আনা চাই। পাঁচমর্ডির মহাজনদের গমের গোলা আটক করতে হবে—অন্তত দু মাসের যুদ্ধের খোরাক দরকার।
- ২। এবার আমরা মরি আর বাঁচি ঐ পিশাচের অভিপ্রায় কিছুতেই সিন্ধ হতে দেব না। কুমারের অভিষেক আজ সন্পন্ন হওয়াই চাই। তার পর থেকেই চন্দ্রসেনকে রাজবিদ্রোহী বলে গণ্য করব। ওরে, তোরা তোরণে দেবদার্শাখায় মালাগ্লো শীঘ্র খাটিয়ে দে। ভেরীওয়ালাকে বল্না বাজিয়ে দিতে ভেরী।
  - ১। সবাই এসে জড়ো হোক। এই-যে মহীপাল— তোমাকে অভ্যন্ত দরকার। মহীপাল। কেন, কী হয়েছে।
  - स्व कथा अथात्न वला ठलाव ना । ठाला के नित्क । प्वति तकात्वा ना ।
- ১। এইমাত্র একটা খবর পেরেছি, চন্দ্রসেন এই দিকে আসছেন। বোধ করি অভিষেক ভেঙে দিতে।
- ২। না, আমার বিশ্বাস, কৌশলে যুবরাজকে সতর্ক করে দিতে। চন্দ্রসেন আর সব করতে পারে কিন্তু কুমারকে ওরা বন্দী করে নিয়ে যাবে এ তিনি কখনোই সইবেন না। কিন্তু চল্, আর দেরি না।

সেকলের প্রস্থান

#### আর-একদল

- ১। ব্যাপারখানা কী ভাই।
- ২। আকাশ থেকে পড়লে নাকি।
- ১। সেইরকমই তো বটে। দ্বংখের কথাটা বলি। জান তো পেটের দায়ে একদিন ঢ্বকেছিল্ম খ্রুড়োরাজার প্রহরীর দলে। খ্রুব মোটা মাইনে নইলে ওঁর কাজে লোক আসতে চায় না। দ্বীর গায়ে গহনা চড়ল— কিন্তু লজ্জায় সে ই দারায় জল আনতে যাওয়া বন্ধ করলে। আমাদের পাড়ায় থাকে কুন্দন; সকলের নামে সে ছড়া কাটে। সে আমার নাম দিলে খ্রুড়া-গণেশের খ্রুড়ুতো ই দ্রুব। শ্বনে দেশস্ক্থ লোক খ্রু হাসলে, আমি ছাড়া।
- ৩। বাহবা, ঠিক নামটা বের করেছে তোদের কুন্দন। দেশে খ্র্ডৃত্তো ই'দ্রের বাড়াবাড়ি হতে চলল। ঘরের ভিত পর্যন্ত ফ্রটো করে দিলে রে, দাঁত বসাচ্ছে সব-তাতেই, এইবার ওদের গর্তে লাগাব আগ্রন। তার পরে বৃন্ধ্, পিঠে গণেশঠাকুরের শ্র্ড্-ব্রেলানি সইল না ব্রিষ।
- ১। অনেকদিন অনেক সহ্য করল্ম। শেষকালে যেদিন খুড়োরাজা খুদি হয়ে আমাকে প্রহরীশালার সর্দার করে দিলে—সেইদিন পথের মধ্যে দেখা আমার ছোটোশালীর সঙ্গে। জান তাকে—
- ২। জানি বৈকি। ঐ তোদের র্পমতী, খাসা মেয়ে রে! তোদের ছড়া-কাটিয়ে তাকেই তো বলে মৃত্যুশেল।
- ১। সে আমাকে দেখে বাঁপা দিয়ে মাটিতে এক লাথি মারলে, ধ্বলো উড়িয়ে দিলে, পায়ের মল ঝম ঝম করে উঠল—মূখ বাঁকিয়ে চলে গেল। আর সইল না।
  - ৩। হা হা হা হা! রাঙা পায়ের এক ঘারে খ্রুড়তুতো ই দ্বরের লেজ গেল কাটা!

- ১। দিলেম ফেলে আমার পার্গাড় প্রহরীশালার দ্বারে, চলে গোলেম উত্তরে মালখন্ডে। গ্রীষ্ম-ভার ছাগল চরাই, শীতকালে রাজধানীতে নিয়ে আসি, কদ্বল বিক্লি করি। পণ করেছি যখন হাতে কিছু টাকা হবে, পার্গাড়িতে লাগাব সোনার পাড়—যাব আমার শ্যালীর বাড়িতে, সেই বা পায়ের লাখিটা সে ফিরিয়ে নেবে, তবে অন্য কথা। এই কথাই ভাবতে ভাবতে আসছিলেম ছাগলের পাল নিয়ে, যাচ্ছিলেম রাজধানীর দিকে। পথের মধ্যে একদল লোক ছাগলস্কুধ আমাকে হৈঃ হৈঃ শব্দে খেদিয়ে নিয়ে এল এইখানে, বললে এই আমাদের রাজধানী এইখানে—এই উদয়প্ররে।
  - ২। মুখ্, মনে রাখিস, আজ থেকে এর নাম উদয়পর নয়, কুমারপরে।
  - ১। মনে রাখা শক্ত হবে ভাই, এখানে আমার দাদাশ্বশ্রের বাড়ি, চিরদিন জানি-
  - ৩। ভাবনা কী, নতুন রাজত্বে তোর দাদাশ্বশ্রের নাম নতুন করে দেব।
- ১। তা যেন দিলে, কিন্তু আমার ছাগলের মহাজন থাকে সেইখানটাতে যাকে রাজধানী বলে জানতুম। সে লোকটার কাছে দেনাও আছে পাওনাও আছে। নইলে তারও নাম বদল করে দিলে খ্নিশ হতুম।
- ২। আচ্ছা বেশ, খ্রেড়ারাজের রাজত্বকালের দেনাটা কুমাররাজের রাজত্বকালে মাপ করে। দেওয়া গেল।
  - ১। আর পাওনাটা?
  - ২। সেটা পরে দেখা যাবে— সময়মতো।
- ১। পেটের তাগিদ সময় মানবে না, দাদা। তা যাই হোক, তোদের মুখের কথায় রাজধানী তৈরি হয় না তো ভাই, সেরকম চেহারা দেখছি নে।
  - ৩। সবই কি চোখে দেখতে হয়। মনে-মনে দেখ্।
- ১। কিন্তু ছাগলের দামটা মনে-মনে পেলে আমার চলবে না। কথাটা একট্ব ব্রিষয়ে বলো, দাদা।
- ৩। তবে শোন্, কুমার এলেন তীর্থ থেকে, তব্ খ্ডোমহারাজ সিংহাসন আঁকড়েই রইলেন। দেখল্ম, টানটোনি করতে গেলে রক্তারক্তি হবে। ঠিক করেছি এখানেই য্বরাজের রাজধানী বসিয়ে তাঁকে রাজা করব। আজই অভিষেক।
  - ১। এই আখরোটের বনে?
- ২। কোথাকার গোঁয়ার এটা ? রাজা যেখানেই বসবেন সিংহাসন সেইখানেই। আর তোকে যদি ইন্দের আসনেও বসাই তার তলা থেকে ছাগল ডাকতে থাকবে রে।
- ১। না ডাকলেও সা্থ হবে না ভাই, মন কেমন করবে। কিন্তু একটা কথা ব্ঝতে পারছি নে। ছিলেন এক রাজা, হলেন দুই রাজা, ভার সইবে? এক ঘোড়ার দুই সওয়ার, লেজের দিকে লাগাম টানবে একজন, মুখের দিকে আর-একজন, জন্তুটা চলবে কোন্ রাস্তায়।
- ২। ওরে, জন্তুটার চেয়ে ম্শকিল হবে সওয়ারের—িযিনি থাকবেন লেজের দিকে তাঁকে আপনিই খসে পড়তে হবে। ব্ঝতে পেরেছিস?
  - ১। অনেকথানি বোঝা বাকি আছে। লেজের মান্বটা খসে পড়বার আগে খাজনা দেব কাকে।
  - ৩। খাজনা দিতে হবে মহারাজ কুমারসেনকে।
  - ১। তার পরে?
  - ৩। তার পরে আর কিছ্রই নেই।
- ১। খ্রেমহারাজ তো সিংহাসনে বসে উপোস করবার ব্রত নেন নি। যখন খিদে চড়ে যাবে তথন?
- ২। সে কথা খুড়োমহারাজ চিন্তা করবেন। আমরা সবাই পণ করেছি খাজনা দেব মহারাজ কুমারসেনকে, আর কাউকে নয়।
  - ১। ঠিক বলছ দাদা, সবাই পণ করেছ?
  - ২। হাঁ, সবাই।

- ১। বরাবর দেখে আসছি তোমরা মোড়লরা পিছন থেকে চে'চিয়ে বল, বাহবা, আর সামনে থেকে মাথায় বাড়ি পড়ে আমাদেরই। ঠিক বলছ, সবাই খাজনা দেবে কুমারমহারাজকে, কেউ পিছবে না?
  - ৩। কেউ না, কেউ না। আজ মহারাজের পা ছঃমে শপথ গ্রহণ করব।
- ১ । এ কথা ভালো। মার তো কপালে লেখাই আছে। একলা খাই সেইটেই দ্বঃখ। দেশ জ্বড়ে মারের ভোজ বসে যায় যদি, পাত পাড়তে ভয় করি নে।
  - ২। এই রইল কথা?
  - ১। হাঁ, রইল।
  - ৩। পিছোবি নে?
  - ১। পিছোবার রাস্তাটা তোমরাই খোলসা রাখ, সে রাস্তা আমরা খংজেই পাই নে।
  - ৩। ওরে বোকা, মরতে পারি নে তা নয়, কিন্তু আমরা মলে তোদের দশা কী হবে।
  - ১। আমাদের অন্ত্যেষ্টিসংকারটা বন্ধ থাকবে।

#### একদল স্থালোকের প্রবেশ

প্রথমা। রাজার অভিষেকের সময় হল?

২। না, এখনো দেরি আছে। তোমরা প্রস্তৃত আছ তো?

প্রথমা। আমাদের জন্যে ভেবো না গো, ভেবো না। তোমাদের প্রব্যের মধ্যেই দেখি কেউ বা এগোন কেউ বা পিছোন। কেউ বলছেন সময় ব্রথে কাজ, কেউ বলছেন কাজ ব্রথে সময়। মাঝের থেকে সময় যাছেছে চলে।

দিবতীয়া। দেখে এলেম তোমাদের ন্যায়বাগীশ এখনো বসে তর্ক করছেন, যিনি রাজা তিনি সিংহাসনে বসেন, না, যিনি সিংহাসনে বসেন তিনিই রাজা। এই নিয়ে দুই পক্ষে মাথা-ভাঙাভাঙি চলছে আমাদের পাড়ায়। মেয়েরা কাল সমস্ত রাত ধরে সাজিয়েছে মাণ্যল্যের ডালা।

তৃতীয়া। ভোর থেকে যে-যার গ্রাম থেকে সব বেরিয়ে পড়ল।

১। আর লঙ্জা দিয়ো না আমাদের। এ কথা মেনে নিচ্ছি মেরেদের মতো প্রেষ্ মেলে না। তোমাদের গানের দল আছে তো?

দিবতীয়া। হাঁ, তারা এল বলে।

২। তোমাদের উমিচাদের মেরে?

তৃতীয়া। সেই তো সব দল ডেকে আনছে।

২। নন্দপল্লীর উপযুক্ত মেয়ে বটে। সেদিন বিতহ্তার ঘাটে আমাদের করমচাঁদ গিয়েছিলেন তাকে গোটা দুয়েক মিঠে কথা বলতে। কঞ্কণের এক ঘা খেয়েই মুখ বন্ধ।

প্রথমা। জান না বৃঝি, সে বলেছে বেরবতী নাম নেবে— কুমার মহারাজের সিংহাসনের পশ্চাতে থাকবে তার পরিচারিকা হয়ে।

- ১। দাদা, তা হলে আমি ছাগল-চরানোর ব্যাবসা ছেড়ে দিয়ে রাজার ছত্রধর হব।
- ২। ওরে বৃষ্ধ্র, এই খানেক আগেই তোকে দোমনা দেখেছি, একম্ব্রুতের রাজভন্তি ভরপর হয়ে উঠল কিসে।
  - ১। এক আগ্বন থেকে আর-এক আগ্বন জবলে।
  - ত। তুই তো ছাগল চরাতে গিয়েছিলি, উত্তরথশ্ডের খবর কিছ্ব এনেছিস?
  - ১। काউकে यिन ना तला তा तिन।
  - ৩। ভয় কিসের। বলে ফেল্-না।
  - ১। বললে না প্রতায় যাবে স্বয়ং রানী সুমিত্রাকে দেখেছি ভৈরবীবেশে চলেছেন ধ্রুবতীর্থে।
  - ২। পাগল রে!

প্রথমা। না গো, উনি মিখ্যা বলছেন না। আমিও শ্বনেছি বটে। কাউকে বলতে সাহস করি নি।

# ৩। কার কাছে শ্নলে।

প্রথমা। ঐ যে আমার ভাস্ত্রঝি মন্দাকিনী। তীর্থ করে ফিরে আসছিল। পথে দেখা। রাজকুমারী চলেছেন মার্ত ভিদেবের উপাসিকার দীক্ষা নিতে।

- ২। বিশ্বাস করি কী করে। বুল্ধ্ব তোর সঙ্গে কথা হল কিছ্ব?
- ১। প্রণাম করে বলল্ম, তুমি আমাদের রাজকুমারী স্মিত্রা। তিনি বললেন, আমার নাম তপতী। জানিস তো সেই অপর্প রূপ। সেই লাবণ্য যেন আগ্রনে স্নান করে এল। বললেম, দেবী, চরণের সেবক হয়ে যাই সজো। তিনি নীরবে তর্জনী তুলে ফিরে যেতে ইপ্গিত করলেন।
  - ৩। দ্বর্গম তীর্থে রাজকুমারী একলা চলেছেন, তুই এখানে এসে রাজবাড়িতে জানালি নে?
  - ১। দ্বই-একজনকে জানাতে গিয়েছিলেম— আমাকে মারে আর কি। বলে, আমি নেশা করেছি!

#### আর-একজনের প্রবেশ

- ৪। কিছুতে রাজি হল না।
- ২। কার কথা বলছ।
- ৪। আমাদের সভাকবি দর্দ্ধ। খুড়োমহারাজের আশ্রয় ছাড়তে সাহস করল না। আজ অভিষেকে কোনোরকমের একটা সভাকবি চাই তো।
  - ৩। চাই বৈকি। আজকের মতো রীতরক্ষা করে তার পরে সংক্ষেপে বিদায় করলেই হবে।
- ৪। জোগাড় করেছি একটি। মহাত্ম তাকে নিয়ে আসছে। বিদেশী, যাচ্ছে ধ্রুবতীর্থে, সংশ্যানারী আছে।
  - ৩। এর থেকেই ঠাওরালে সে কবি?
- ৪। দেখলেম. গাছতলায় বসে মেয়েটি গান গাচ্ছে আর সে বাজাচ্ছে একতারা। মুখ দেখেই সন্দেহ হল লোকটা আর কিছুই না পার্ক, গান বানাতে পারে। সিধে গিয়ে বলল্ম, তুমি কবি, চলো রাজার অভিষেকে। প্রথমটা কিছুতেই মানতে রাজি নয়। ভাবলে তাকে পাগল বলল্ম, না বোকা বলল্ম। সংশ্যের মেয়েটি বলল, হাঁ, ইনি কবি বৈকি, নিশ্চয় কবি, অভিষেকে যেতে হবেই তো। অমনি মানুষটা জল হয়ে গেল— আর 'না' বলবার জো রইল না।
  - ৩। 'না' বলবার মতো মেয়েটি নয় বোধ করি।
- ৪। একেবারেই না। দেখলেম দিব্যি বশ মেনেছে। মেয়েটি যদি বলত, চলো, লড়াই করবে, তবে তখনই ছুটত লড়াই করতে. কবিতা লেখা তো সামান্য কথা।
- ২। শ্বনে ব্রুছে, লোকটি কবি। মনে তো আছে, আমাদের ধরণীদাস। গৌরীতরাইয়ের নথনি ব্নত শাল, ধরণী আন্তে আন্তে এসে দাঁড়াত তার আছিনার কোণে। আর সে দিত তার কুন্ডল ঝুলিয়ে ঝংকার, তারই চোটে ধরণী সাত খাতা জ্বড়ে ছড়া লিখেছে। খেতুলাল, তুই ধরেছিস ঠিক, লোকটা কবি।
  - ৪। হোক, বা না হোক, চেহারায় মানাবে। ঐ-যে আসছে।

## মল্র সংখ্য নরেশ ও বিপাশার প্রবেশ

বিপাশা। (নরেশের প্রতি) কবি নরোন্তম, এ'দের বণ্ডিত কোরো না। তোমাকে গান গাইতে বলতে সাহস পাই নে। কিন্তু আমি তো তোমারই শিষ্যা, যথাসময়ে আমাকে অনুমতি কোরো, আমি গাইব।

নরেশ। তোমার ভক্তিতে আমি প্রতি। ভালো, অনুমতি করছি, গাও তুমি। বিপাশা। সে কি প্রভু, এখনই? এখনো তো সময় হয় নি।

নরেশ। এতদিনেও আমার কাছে এ শিক্ষা হল না যে, গানের অসময় নেই?

১। কবি অন্যায় বলেন নি। ঐ দেখো-না, লোক জড়ো হয়েছে। সময় হল।

বিপাশা।

গান

দিনের পরে দিন-যে গেল আঁধার ঘরে,
তোমার আসনখানি দেখে মন-যে কেমন করে।
ওগো ব'ধ্ব, ফ্বলের সাজি
মঞ্জরীতে ভরল আজি,
বাথার হারে গাঁথব তারে রাখব চরণ 'পরে।
পায়ের ধর্নি গাঁণ গাঁণ রাতের তারা জাগে।
উত্তরীয়ের হাওয়া এসে ফ্বলের বনে লাগে।
ফাগ্বনবেলার ব্বকের মাঝে
পথ-চাওয়া স্বর কে'দে বাজে,

প্রাণের কথা ভাষা হারায় চোখের জলে ঝরে।

- ১। হায় হায়, খাঁটি কবি বটে রে। ছেড়ে দেওয়া হবে না। দাদাশ্বশ্রের আটচালায় এক কোণে জায়গা করে দেব।
- ২। কবি, রচনা তোমারই বটে তো? ভণিতা নেই কেন। আমাদের বংশীলাল খ্ব লাশ্বা করেই ভণিতা লাগায়।

নরেশ। ভণিতার সম্পর্ক রাখি নে। আমি জানি গান যে গায় গান তারই। গানটা আমার কি তোমার, এই অত্যুক্ত বাজে প্রশ্ন যদি না ভূলিয়ে দিলে তা হলে সে গান গানই নয়।

- ৩। কিন্তু দেখো কবি, আমার কেমন মনে হচ্ছে এ গান আমি প্রে শ্নেছি এই কাশ্মীরেই। নরেশ। বড়ো খ্নিং হল্ম এ কথা শ্নে। তুমি রসিক লোক। ভালো গান শ্নেলেই মনে হয় এ গান আগেই শ্নেছি।
  - ৩। মনে হচ্ছে আমাদের কবি শশাৎক যেন ঐরকমের একটা—

নরেশ। কিছ্রই অসম্ভব নয়, কোনো কোনো কবি থাকেন, যাঁর রচনা ঠিক অন্য লোকের রচনার মতোই হয়।

৩। কবি, ইচ্ছে করছে তোমাকে একটা মালা দিই।

নরেশ। মালা আমি নিই নে। আমার গান যাঁর কণ্ঠে, আমার মালাও তাঁরই কণ্ঠে পড়ে।

8। সে তো ভালো কথা। উনি মালা পরার যোগ্য বটেন। হাঁ গা, তোমাদের ডালিতে তো মালা অনেক আছে, একখানা দাও-না ওঁকে পরিয়ে দিই।

প্রথমা। হাঁ, দিলাম বলে!

৪। ভালোমান,ষের ঝি, দিলে দোষ কী।

শ্বিতীয়া। তোমরা দোষ দেখতে পাবে কেন। পথে ঘাটে মালা পরিয়ে বেড়ানো তোমাদের স্বভাব যে।

৩। মাসি, রাগ কর কেন।

দ্বিতীয়া। আর 'মাসি' মাসি' করতে হবে না।

৩। আছো, ছাড়লেম মাসি বলা, যা বললে খ্ৰিশ হও তাই বলব। আপাতত একখানা মালা দাও-না, ওঁকে পরিয়ে দিই।

তৃতীয়া। তোমরা কি লজ্জার মাথা খেয়ে বসেছ! কোথাকার কে তার ঠিক নেই, রাজার অভিষেকের মালা দিতে হবে! এত সম্তা নয় গো।

১। ও কথা বোলো না দিদিশাশ ড়ি, রাজা থাকলে স্বয়ং ওঁকে মালা দিতেন।

শ্বিতীয়া। ভরতত্তির লোক, তোমাদের ব্যাভারটা কী রকম গো। ওকে দিদিশাশ্বড়ি বল কোন্সম্পর্কে। ও আমার বোনঝি।

১। মাসি বলতে সাহস হল না। ভাবলম দাদাশ্বশ্রের গ্রামে থাকে, ঐ সম্পর্কের নামটা বেমানান হবে না। প্রথমা। ঐ-যে রাজা আসছেন শিবির থেকে। এখনো তো সময় হয় নি। এরা সব গান গেয়ে উৎপাত করে ওঁকে বের করে আনলে।

সকলে। জয়, মহারাজ কুমারসেনের জয়!

কুমারসেনের প্রবেশ

কুমার। শীঘ্র আমার অশ্ব প্রস্তৃত করো। ৩। কবি, ধরো ধরো, একটা গান ধরো শিগগির।

বিপাশা ৷

গান

তোমার আসন শ্ন্য আজি, হে বীর প্রণ করো,

ওই যে দেখি বস্কুধরা কাঁপল থরোথরো।

বাজল ত্র্য আকাশপথে,

স্ব্র্য আসেন অক্নিরথে,

এই প্রভাতে দখিন হাতে বিজয়খজা ধরো।

ধর্ম তোমার সহায়, তোমার সহায় বিশ্ববাণী।

অমর বীর্য সহায় তোমার, সহায় বজ্পাণি।

দ্বর্গম পথ সগোরবে

তোমার চরণচিহ্ন লবে,

চিত্তে অভয়বর্ম তোমার বক্ষে তাহাই পরো।

কুমারসেন। (বিপাশাকে ইঙ্গিতে কাছে ডেকে) হঠাৎ এখানে এলে যে। বিপাশা। ছুটি পেয়েছি যুবরাজ।

কুমারসেন। সর্মিতা?

বিপাশা। সে বন্দিনীও ছাটি পেয়েছে।

কুমারসেন। মৃত্যু?

বিপাশা। না, ন্তন প্রাণ।

কুমারসেন। অর্থ কী, ব্রিঝয়ে দাও।

বিপাশা। জালন্ধর ছেড়েছেন তিনি। গেছেন ধ্রবতীর্থে, উপাসিকার দীক্ষা নেবেন।

কুমারসেন। তোমার কথাটাকে এখনো মনের মধ্যে ঠিক নিতে পারছি নে।

বিপাশা। য্বরাজ, স্মিত্রাকে তো চেন। স্থের তপস্যা সেই জ্যোতির্মায়ী ছাড়া কে গ্রহণ করতে পারে আজকের দিনে। আলোকের দ্তী যারা, ভোগের ভান্ডারে তাদের বন্ধন র্দ্রদেব সহ্য করতে পারেন না।

কুমারসেন। আর জালন্ধররাজ ব্রিঝ শ্ভ্থল হাতে নিয়ে ছুটেছেন।

বিপাশা। মাটির বাঁধ দিয়ে নদীকে বেংধে তার স্রোতকে রাজভান্ডারে জমা করবার জন্যে; তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করো আমার ঐ প্রথের সংগীকে।

কুমারসেন। তোমার পথের সংগী?

বিপাশা। হাঁ যাবরাজ, আমার পথের সঙ্গী। চুপ করে রইলে! এর থেকে বাঝছি তুমি বাঝছ। এর উপরে কথা চলে না।

কুমারসেন। এতদিনে বন্ধন গ্রহণ করলে, বিপাশা?

বিপাশা। বিপাশা সিন্ধ্নদীতে মিলেছে, সে ম্ব্রুধারার মিলন।

কুমারসেন। ওঁর নামটি বলো।

কুমারসেন। ওঁর নাম নরেশ। রাজা বিক্রমের বৈমার ভাই। ডেকে আনছি।

কুমারসেন। নমস্কার, রাজকুমার।

নরেশ। নমস্কার।

কুমারসেন। তোমার মতো অতিথিকে পেয়ে আমার আজকের দিন সার্থক।

নরেশ। আমি আমার মহারানীর অনুবতী—তীর্থযান্ত্রী আমি, পথের অতিথি। তোমার দ্বারে আজ যে-অতিথি অনাহতে এসেছেন, তাঁর সংবাদ পেয়েছ? প্রুক্ত হয়েছ তো?

কুমারসেন। এই মাত্র সংবাদ পেয়েছি। আয়োজন নেই, কিন্তু আহ্বান করতে হবে। বিশেষ করে আমারই সংগ্যে তাঁর যুদ্ধের কারণ কী ঘটেছে তা এখনো পর্যন্ত বুঝতেই পারি নি।

নরেশ। কারণের প্রয়োজন হয় না। অন্ধ বিশেবষ অন্ধ ঈর্ষা বাইরে থেকে পথ খোঁজে না, স্বভাবের ভিতরেই তার আশ্রয়। তোমার মর্যাদা উনি সহ্য করতে পারেন না, তার অহৈতুক উত্তেজনা উর দীনতার মধ্যে। এ যে বিধাতার অভিশাপ। তার উপরে উনি মনে-মনে সন্দেহ করেন মহারানী স্থামা তোমার প্রশ্রম পেয়েছেন বা তোমার প্রশ্রম প্রার্থনা করতে এসেছেন।

কুমারসেন। এতদিনেও কি জানেন না সন্মিরার পক্ষে তা অসম্ভব। নরেশ। জানবার শক্তি যদি থাকত তা হলে হারাবার দন্তাগা তাঁর ঘটত না।

## রাহ্মণগণের প্রবেশ

প্রোহিত। মহারাজ, অভিষেকের কাজ এখনই আরম্ভ করা কর্তব্য। মনে হচ্ছে বিলম্বে বিঘা হতে পারে। নানাপ্রকার জনশ্রতি শোনা যাচ্ছে।

কুমারসেন। অভিষেকের কাজ সংক্ষিণত করো। বিলম্ব সইবে না। প্ররোহিত। চলো তবে মহারাজ, ঐ অশ্বত্থবেদিকায়। সকলে জয়ধন্নি করো।

# ত্রী ভেরী শণ্থধরনি

সকলে। জয় মহারাজাধিরাজ কাশ্মীরাধিপতির জয়! কুমারসেন। বাহিরে ঐ কিসের কোলাহল।

## অন্চরদের প্রবেশ

অন্চর। খ্ডোমহারাজ হঠাৎ উপস্থিত। প্রহরীরা বলছে প্রাণ থাকতে তাঁকে এখানে প্রবেশ করতে দেবে না। তারা লড়াই করে মরতে প্রস্তুত। আদেশ করো মহারাজ।

কুমারসেন। শান্ত করো প্রহরীদের। খুড়োমহারাজকে অভার্থনা করে নিয়ে এসো।

[ অনুচরদের প্রস্থান

বিপাশা। আমরা তবে প্রচ্ছল হই।

[নরেশ ও বিপাশার প্রস্থান

#### চন্দ্রসেনের প্রবেশ

একদল। কোথায় চলেছ চন্দ্রসেন। পাষশ্ড, কপট। কোথায় যাও বিশ্বাসঘাতক। ওকে বন্দী করো।

কুমারসেন। থামো তোমরা। এ কেমন বৃদ্ধি তোমাদের। উনি এসেছেন বিশ্বাস করে আমার কাছে।

চন্দ্রসেন। কিছ্ ভয় নেই, বংস, শৃথ্ধ বিশ্বাসের উপর ভর করে আসি নি। ওদের যদি অপঘাতম্ত্যুর ইচ্ছা থাকে নিরাশ করব না।

কুমারসেন। প্রণাম পিতৃব্যদেব। আমার অভিষেক্ম,হুর্ত তোমার সমাগমে সার্থক হল। আমাকে আশীর্বাদ করো।

চন্দ্রসেন। সে পরে হবে। সময় একট্রও নেই। কেন এসেছি শোনো। সহসা জালন্ধররাজ সসৈন্যে কাশ্মীরে উপস্থিত। কুমারসেন। শন্নেছি সে সংবাদ। অভিষেকের কাজ সম্বর সমাধা করব।

চন্দ্রদেন। থাক্ এখন অভিষেক। অবিলম্বে চলো তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করবে।

কুমারসেন। আত্মসমপ্ণ! যুল্খ নয়?

চন্দ্রসেন। সৈন্য কোথায় তোমার।

কুমারসেন। কেন। রাজধানীতে সৈন্যের অভাব নেই।

চন্দ্রদেন। সে তো এখনো তোমার নয়।

কুমারসেন। কিন্তু কাশ্মীরের তো বটে!

চন্দ্রসেন। বিক্রম তো কাশ্মীর চান না, তোমাকেই চান।

কুমারসেন। আমার মান-অপমান কী কাশ্মীরের নয়।

চন্দ্রদেন। কী বল তুমি! এ তো সামান্য আত্মীয়কলহ। দাও তাঁর কাছে ধরা, চাও তাঁর স্নেহ ও ক্ষমা, হাসিম্বে সমস্ত নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

কুমারসেন। খ্রেড়ামহারাজ, তর্ক করবার সময় নেই, শেষবার জিজ্ঞাসা করি—রাজধানী থেকে সৈন্য পাব না?

চন্দ্রসেন। রাজধানী! বিদ্রুপ করছ? শুনেছি ঐ আখরোটবনেই কাশ্মীরের রাজধানী। তোমার আদেশ এইখান থেকেই ঘোষণা কোরো। আমাকে তো কোনো প্রয়োজন নেই। আমি বিদায় হই।

্র প্রস্থান

সকলে। ধিক্ ধিক্। নিপাত যাও। কোটি জন্ম তোমার নরকবাস হোক। সিংহাসনের কীট, সিংহাসনকে জীণ করে তার ধ্লির মধ্যে তোমার বিলুণিত ঘট্ক।

কুমারসেন। স্তব্ধ হও। শোনো। জালন্ধর কাশ্মীর আক্রমণে এসেছেন, আমাকে একলা লড়তে হবে।

সকলে। মহারাজ, ন্যায় তোমার পক্ষে, ধর্ম তোমার পক্ষে, সমস্ত কাশ্মীরের হৃদয় তোমার পক্ষে। জয় মহারাজা কুমারসেনের জয়! ধিক্ ধিক্ চন্দ্রসেনকে শত শত শত ধিক্।

কুমারসেন। চূপ করো, বৃথা উত্তেজনায় বলক্ষয় কোরো না। এখনই যাও সৈন্য সংগ্রহ করো গে। সকলে। আর অভিষেক?

কুমারসেন। নাইবা হল অভিষেক।

সকলে। সে হবে না মহারাজ, সে হবে না। চন্দ্রসেনের চক্রান্ত শেষে সফল হবে! এ কিছ্তেই পারব না সইতে। আমরা আছি, সৈনাসংগ্রহের আয়োজনে এখনই চলল্ম। কিন্তু উৎসব চল্ক, অনুষ্ঠান শেষ হোক।

কুমারসেন। ভয় নেই, মন্দিরে দেবসাক্ষী করে তীর্থোদকে একম্হুতের্ত আমার অভিষেক হয়ে যাবে। যদি ফিরে আসি উৎসব সম্পূর্ণ করব। কিন্তু তোমরা যাও। আর বিলম্ব নয়। সকলে। জয় মহারাজ কুমারসেনের। ধিক্ চন্দ্রসেন। ধিক্ ধিক্ ধিক্।

[সকলের প্রস্থান

## আর-এক দলের প্রবেশ

- ১। মহারাজ, আর সময় নেই। পালাতে হবে। কুমারসেন। কেন।
- ১। জালন্ধরের সৈন্য অন্ধম্নির মাঠ পর্যন্ত এসেছে.. পালানো ছাড়া এখন আর উপায় নেই। চলো. শম্ভুপ্রস্থের বনে আমি পথ জানি।

্টেডয়ের প্রস্থান

- ২। এইমার-যে খ্ডোমহারাজ এ**সেছিলেন**।
- ১। চাতুরী, চাতুরী। শগ্রন্পক্ষকে তিনি নিজে সন্ধান বাতলিয়েছেন।

- ২। গ্রামে গ্রামে লোক গেছে সৈন্য জোগাড় করতে, কিন্তু সময় তো পাওয়া গেল না। এরা যুম্ধ করতেও দিলে না রে।
  - ৩। এ-ষে বেড়া আগন্ন, কিছ্বই করতে পারব না, মরব শন্ধ। অসহ্য!
  - ১। জালন্ধরের পাপিষ্ঠরা একেই বলে যুন্ধ করা! এ তো মান্য খুন করা!

#### আর-এক দল

- ১। নাগপত্তন জনালিয়ে দিয়েছে রে, জনালিয়ে দিয়েছে।
- ২। বলিস কী।
- ৩। হাঁ, সেখানকার মান্বগন্লো শেষ পর্যন্ত চে°চিয়ে গলা ভেঙেছে— জয় মহারাজ কুমার-সেনের জয়।
- ২। এর পিছনে আছে খ্রেড়ারাজা। নাগপন্তন ওকে কিছ্রতেই মানে নি কিনা, এবার তারই শোধ নিলে বিদেশীকে দিয়ে।
  - ৩। তা হলে অনেক পত্তনেরই লীলা সাংগ হবে।

## দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত। শোনো শোনো, তোমাদের মধ্যে কুন্তীপ্রের মান্য কেউ আছ?

১। কেন বলো তো।

দেবদত্ত। চন্দ্রসেনের সঙ্গে বিক্রম মহারাজের পরামর্শ হয়েছে, সেখানে সৈন্য পাঠাবেন উৎপাত করবার জন্যে।

২। আপনি কে হন মহাশয়। বিদেশী বলে বোধ হচ্ছে।

দেবদত্ত। হাঁ বিদেশী।

৩। জালন্ধরের মান্ষ?

দেবদত্ত। ঠিক ঠাউরেছ।

১। তোমার এতটা ধর্ম বৃশ্বি হল কেমন করে।

দেবদত্ত। বিধাতার আশ্চর্য মহিমায় কদাচিৎ এমনতরো ঘটে। তোমাদের কাশ্মীরে চন্দ্রদেন যে বংশে জন্মছেন সে বংশেও ভদ্রমানুষ জন্মায় দেখেছি।

২। বেশ বলেছেন ঠাকুর, বেশ বলেছেন। রাহ্মণ তো?

দেবদত্ত। হাঁ, ব্ৰাহ্মণ।

সকলে। প্রণাম হই।

২। নিজের রাজার বির্দেধ আপনি—

দেবদত্ত। রাজার বির**্**দেধ বল একে কোন্ ব্দিধতে। আমার রাজার পাপ যতটা নিবারণ করব আমার রাজভত্তি ততটাই সাথকি হবে।

৩। কিন্তু বিপদ আছে তো ঠাকুর, রাজা যদি—

দেবদন্ত। রাজার হয়ে আজ যারা অন্যায় করছে, বিপদের আশত্কা আমার চেয়ে তাদের তো কম নয়। অধর্ম যদি সাহস দিতে পারে, ধর্ম কি ভীর্ম হবে।

২। খ্ব বড়ো কথা বললে ঠাকুর। দাও, আর একবার পায়ের ধ্বলো দাও।

দেবদত্ত। যুবরাজ কুমারসেন এখান থেকে পালাতে পেরেছেন?

- ১। ঠাকুর, মাপ করো, ঐটে পারব না, যুবরাজের কথা তোমার সংগও চলবে না। দেবদন্ত। কিছু বলতে হবে না, আমি জানতে চাই, তিনি নিরাপদ তো?
- ১। আপদ-বিপদের কথা কে বলতে পারে। তবে কিনা আমাদের চেণ্টার হুটি হবে না।
- ৩। দেখো দেখো, ঐ পশ্চিম পাহাড়ে। বোধ হচ্ছে অচলেশ্বরের কাছে ওরা আগ্নুন লাগিয়েছে। বনটা সন্দ্র্য জন্দে উঠেছে। অকারণ সর্বনাশ করতে এল কেন এরা! খিদে পেলে বাঘে খায়, ভয়

পেলে সাপে তাড়া করে আসে, এদের এ যে নিম্কাম পাপ, অহৈতুকী হিংসা। এরা কোন্ জাতের মানুষ, ঠাকুর।

দেবদন্ত। দৈত্য, দৈত্য। দেবতার 'পরে এদের বিশ্বেষ। বিশ্বেষ। ওরে উন্মন্ত দ্বিব্ত আন্ধ. তোমার মহাপাতক তোমাকে মহাপতনে নিয়ে চলল, আজ কে তোমাকে বাঁচাতে পারে। ধিক্ তোমার বন্ধুদের।

[ প্রস্থান

#### বিক্রম ও চরের প্রবেশ

বিক্রম। কী বললে। সন্ধান পাওয়া গেল না?

চর। না মহারাজ।

বিক্রম। তবে যে চন্দ্রসেন বললেন, এইখানেই তাঁর অভিষেক হচ্ছিল। সে তো বেশিক্ষণের কথা নয়।

চর। এইমান্ন দেখল্ম তাঁর ঘোড়া ফিরিয়ে আনছে। তিনি প্রবেশ করেছেন শম্ভূপ্রস্থের বনে। সেখানে গুহার পথে অদৃশ্য হতে মুহূর্তমান্ন বিলম্ব হয় না।

বিক্রম। যারা পথ জানে তাদের ধরে আনো।

চর। মহারাজ, মরে গেলেও তারা বলবে না। ওখানে সন্ধান করতে যাবে এমন সাহসও কারো নেই। ও যে ভূতে পাওয়া অরণ্য।

বিক্রম। ডেকে আনো চন্দ্রসেনকে।

#### চন্দ্রসেনের প্রবেশ

#### কোথায় কুমারসেন।

চন্দ্রসেন। প্রজারা মিলে কোথায় তাঁকে গোপন করেছে, খংজে পাওয়া অসম্ভব।

বিক্রম। আগান লাগাও চারি দিকে, আপনি বেরিয়ে আসবেন।

চন্দ্রসেন। কোথায় আছেন না জেনে আগ্রুন লাগানো হিংসার ছেলেমান্বি।

বিক্রম। সন্ধান তুমি জান, গোপন করছ।

চন্দ্রসেন। পাপে তো প্রবৃত্ত হয়েছি, তার উপরে মৃঢ়তা যোগ করব, এতবড়ো অর্বাচীন আমি নই। গোপন করে তোমার কাছে নিজের বিপদ কেন ঘটাব।

বিক্রম। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি নে।

চন্দ্রসেন। সমস্ত কাশ্মীরের লোক আমাকে অভিসম্পাত করছে, অবশেষে তোমারও মনুথে এমন কথা শানব এ আমি আশা করি নি।

বিক্রম। তুমি অলপ আগেই এখানে কুমারের কাছে এসেছিলে এ কথা সত্য কি না।

চন্দ্রসেন। তাঁকে তোমার কাছে আত্মসমর্পণের পরামর্শ দিতে এসেছিল্ম।

বিক্রম। সেই ছলেই তাকে জানিয়েছ আমি এসেছি। আমার পক্ষ অবলম্বনের ভান করে তাকে সতর্ক করে দিয়েছ।

চন্দ্রসেন। ভুল করে আমাকে অবিশ্বাস কোরো না, মহারাজ।

বিক্রম। সেও ভালো, কিন্তু বিশ্বাস করে ভুল করবার সময় নেই। সেনাপতিকে আদেশ করে দিচ্ছি, তুমি দৃষ্টিবন্দী হয়ে থাকবে, শেষ পর্যন্ত কুমারকে স্মান্তাকে যদি না পাই তবে পশ্র মতো পিঞ্জরে প্রের তোমাকে জালন্ধরে নিয়ে যাব, প্রাণদন্ড দেওয়াও তোমার পক্ষে সম্মান।

## দ্বিতীয় চরের প্রবেশ

চর। মহিষীর সংবাদ পাওয়া গেছে।

বিক্রম। বলো বলো, কোথায় তিনি।

চর। তিনি গেছেন মার্ত ক্রেদেবের মন্দিরে, ধ্রবতীর্থে।

বিক্রম। চলো, এখনই চলো সেখানে। এই মুহুর্তে।

চন্দ্রসেন। মহারাজ, কাশ্মীরের দেবতার বিরুদ্ধে স্পর্ধা প্রকাশ কোরো না। দেবালয়ে গিয়ে মার্ত স্পাসিকাকে হরণ করা সইবে না।

বিক্রম। তোমাদের মার্ত ভিদেবই তো আমার মহিষীকে হরণ করেছেন। দেবতার চৌর্য আমি স্বীকার করব না।

চন্দ্রমেন। এ কী বলছ। ভয় নেই তোমার?

বিক্রম। না, ভয় নেই।

চন্দ্রসেন। তা হলে আমার প্রাণদন্ড করো। এ পাপের দায়িত্ব আমি বহন করতে পারব না।

বিক্রম। প্রাণদন্ড সব শেষে। যতক্ষণ তোমার কাছ থেকে কাজ উন্ধারের আশা আছে, ততক্ষণ নয়। সেনাপতি—

## সেনাপতির প্রবেশ

সেনাপতি। কী মহারাজ।

বিক্রম। চলো মার্ত'ন্ডদেবের মন্দিরের পথে।

সেনাপতি। ঐ মন্দিরের দুর্গম পথে সৈন্য নিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

বিক্রম। অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে। মন্দিরের দুর্গমতা লোকিক হোক অলোকিক হোক, ভোতিক হোক দৈবিক হোক, কিছ্মতে মানব না। স্থামিন্তার পক্ষে কাশ্মীরের আশ্রয় চূর্ণ চূর্ণ করব এই শপথ আমি নিয়েছি।

চন্দ্রমেন। দেবমন্দির ইহলোকের সীমায় নয় মহারাজ, সে তো পার্থিব কাশ্মীরের বাহিরে।

বিক্লম। সে কথা দেবতা সম্বন্ধে খাটে, কিন্তু স্ব্মিত্রা সম্বন্ধে নয়; তিনি ইহলোকের সীমায় যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ তিনি আমার, ততক্ষণ তিনি দেবতার নন। ততক্ষণ আমার কাছে তাঁর নিম্কৃতি নেই, তাঁর কাছে আমারও নেই নিম্কৃতি।

চন্দ্রসেন। মহারাজ, আমি তোমার বরোজ্যেষ্ঠ, আমি তোমার পায়ের কাছে মাথা রাখছি, লও আমার মুন্ডচ্ছেদন করে, কাশ্মীরের দেবতার অপমান কোরো না।

বিক্রম। তোমার মুশ্ভের কী মূল্য আছে যে, তার পরিবর্তে আমার অপমান লাঘব হবে। আমাকে ছলনা করে তুমি পরিব্রাণ পাবে না। সেনাপতি, উদয়পুর অবরোধ করা। এইখানেই কুমার নিশ্চয় লুকিয়ে আছেন চন্দ্রসেন সে কথা গোপন করছেন। তার পরে চলব তীর্থের পথে। কন্দর্পদেবের পরিচয় প্রেই পেয়েছি, এবার নেব মার্ত্তন্দেবের পরিচয়। যে উৎসব জালন্ধরের দেবমন্দিরে আরম্ভ করেছিল্ম, কাম্মীরের দেবমন্দিরে সেই উৎসবের সমান্তি হবে।

8

ধ্রবতীর্থ। মার্ত ভ্রমান্দর

বিপাশা, পর্রোহিত, মণ্দিরের সেবকগণ
স্থোদয়কালে বেদমন্তে শতব
উদ্ব তাং জাতবেদসং দেবং বহণিত কেতবঃ
দ্শে বিশ্বায় স্থাম্।
অপ তো তায়বো যথা নক্ষরা যণতাজর্ভিঃ
স্রায় বিশ্বচক্ষসে।

পদেমর অর্ঘ্য হাতে স্থামিয়ার প্রবেশ

বিপাশা।

গান

জাগো জাগো

আ**লসশ**য়নবিলণ্ন।

জাগো জাগো

তামসগহননিমণন। ধোত কর্ক কর্ণার্ণ বৃণিট

স্মণিতজড়িত যত আবিল দ্গিট;

জাগো জাগো

দ্বঃখভারনত উদ্যমভুগ্ন।

জ্যোতিঃসম্পদ ভরি দিক চিত্ত

ধনপ্রলোভননাশন বিত্ত,

জাগো জাগো

পুণাবসন পরো লাভ্জত নগন।

প্রোহিত ভার্গবের প্রবেশ

ভাগবি। মা।

সন্মিত্র। কী বংস ভার্গব।

ভার্গব। কিছ্বিদন থেকে এই দ্বর্গম তীথেরে পথে নানাবিধ লোকের যাতায়াত লক্ষ্য করছি। তারা প্রগ্রকামী নয়।

স্মিরা। তাতে দোষ নেই, ভয়ও নেই।

ভার্গব। বোধ হয় যেন তারা বিদেশী।

স্মিত্রা। ভগবান স্থের উদয়দিগনত দেশে দেশে। তাঁর দেশে বিদেশী কে আছে।

ভার্পব। অপরাধ নিয়ো না দেবি, আমরা কিন্তু কিছ্বদিন থেকে এখানে বিদেশীদের পথরোধ করেছি।

স্মিয়া। তা হলে আমারও এখানে পথ রুখ হল।.

ভার্গব। ক্ষমা করো, দেবি। তোমাকে বিপদ হতে রক্ষা করব আমরা, এমন চিন্তা করা আমাদের স্পর্ধা, এ আমাদের মোহ। দুর্বল বৃদ্ধির অপরাধ নিয়ো না, যাত্রীদের কোনো বাধা ঘটবে না।

## শিখরিণীর প্রবেশ

শিখরিণী। মা তপতী।

স্মিতা। কী শিখরিণী, তুমি যে এখানে?

শিখরিণী। আমার স্বামীকে ওরা মেরে ফেলেছে।

স্মিত্র। সে কী কথা। তিনি যে সাধ্পার্য ছিলেন, তাঁকে মারলে কেন।

শিখরিণী। যুবরাজ কোথায়, সেই সংবাদ তাঁর কাছ থেকে ওরা বের করতে চেষ্টা করেছিল। দেশে সবাই তাঁকে সত্যবাদী বলে জানত বলেই তাঁর এই বিপদ ঘটল। দেবি, আমি কিছুতেই সান্ত্বনা পাচ্ছি নে, আমাকে ব্রিথায়ে বলো, সংসারে যাঁরা ধর্মকে প্রাণপণে মানেন, ধর্ম কেন তাঁদেরই এত দুঃখ দিয়ে মারেন।

সন্মিত্র। যাঁরা মরতে পেরেছেন তাঁরাই এ কথার তত্ত্ব জানেন। মৃত্যু দিয়ে যাঁরা সত্যকে পান তাঁদের জন্য শোক কোরো না।

শিথরিণী। শোক করব না মা, তিনি আমার মৃত্যুর ভয় ঘ্রচিয়ে দিয়ে গেছেন, আমাকে এই তাঁর শেষ দান। গ্রামের লোকেরা আমাকে বলেছে অভাগিনী; কী ব্রুবে তারা! তিনি আমার স্বামী ছিলেন এই আমার প্রম সৌভাগ্য।

স্মিত্র। যারা তাঁকে মেরেছে, মৃত্যুর শ্বারা তাদের তিনি জয় করেছেন, সে কথা তারা কোনো-দিন ব্রুবে না এইটেই সকলের চেয়ে শোকের কথা। কিন্তু বংসে, তুমি এখানে এসেছ কেন।

শিখরিণী। এখানে তোমার চরণতলে যদি আশ্রয় নিতে পারতুম তা হলে বে'চে যেতুম। কিন্তু মা, সংসারের আলো নিবলে তব্ও সংসার থাকে। আমার মেয়েটি আছে— অমন পিতার কোল হারিয়েছে, তার কল্যাণের জন্যেই সেই অন্ধকারায় আমাকে থাকতে হবে। তারই জন্যে তোমার কাছে এসেছি।

স্মিনা। বলো, আমাকে কী করতে হবে।

শিথরিণী। এই অলংকারগর্মল এনেছি দেবমন্দিরে রক্ষা করবার জন্যে। আমার মায়ের কাছ থেকে আমি পেয়েছি, আমার কন্যার জন্যে রাথব। যে পরিবারের 'পরে চন্দ্রসেনের বিশেবষ, জালন্ধরের সৈন্য দিয়ে তাদের সর্বাস্থ্য করাচ্ছেন। এই লও মা, তোমার স্পর্শ লাভ কর্ক— আমার মেয়ের দেহ পবিহ হবে।

#### কুঞ্জলালের প্রবেশ

কুঞ্জলাল। আজ বাহিরের কোথাও আমাদের দ্বঃখের পরিত্রাণ নেই দেবি, কিন্তু মনে হয় যেন অন্তরে অন্তরে তুমি সেই দ্বঃখকে নাশ করতে পার, তাই এসেছি।

সূমিত্র। বলো বংস, তোমার কী বলবার আছে।

কুঞ্জলাল। যে নগরীতে তোমার মাতামহীর জন্মভূমি সেই উদয়পর এতদিন চন্দ্রসেনকে অস্বীকার করে স্বতন্দ্র ছিল। তিনি যখনই সৈন্য নিয়ে উৎপাত করতে এসেছেন প্রজারা সমস্ত পরেী উজাড় করে চলে গেছে। এবার সেইখানেই যুবরাজের রাজধানী স্থাপন করে তাঁর অভিষেকের আয়োজন হয়েছিল, বাধা পড়ল। রাজা বিক্রমের সৈন্য উদয়পরে বেন্টন করেছে। প্রজাদের বেরিয়ে যাবার পথ রাদ্ধ।

ভার্গব। কুঞ্জলাল, এ কী বৃদ্ধি তোর। কত বড়ো দৃঃখ ওঁকে দিলি দেখ্ তো। কেন এ-সৰ সংবাদ এই শান্তিতীপে।

কুঞ্জলাল। মা, কেন এমন শতশ্ব হয়ে আকাশে তাকিয়ে রইলে। চিন্তার কথা কিছুই নেই, মৃত্যুর পথ খোলা আছে, কোনো অপমান সেখানে পেশছর না। দাও শ্বহন্তে আজকে প্রজার নির্মালা, নিয়ে যাই তাদের কাছে, আর দাও তোমার হাতের লিখন একখানি, একটি আশবিদি— তাদের সব দুঃখ শ্ব্রু হয়ে যাবে।

#### নরেশের প্রবেশ

নরেশ। বিপাশা, আমার কী মনে হচ্ছে বলব?

বিপাশা। বলো তো।

নরেশ। এইখানে এসে আমাদের প্রেম পরিপর্ণ হয়েছে। আশ্চর্যের কথা শন্নবে?

বিপাশা। কী বলো।

নরেশ। আজ মন তোমার গান শোনবারও অপেক্ষা করে না--- সকল ধ্বনি এখানে আলোক হয়ে উঠেছে, প্রত্যক্ষ আমার অশ্তরে প্রবেশ করে। তুমি কি তাই অনুভব কর না।

বিপাশা। প্রিয়তম, তোমার আনন্দে আজ আমি আনন্দিত, তার চেয়ে বেশি কিছ, বলতে পারি নে।

নরেশ। আজ আলোকের মধ্যে তোমাকে দেখল্ম আলোকর্পে, আর সেই সপ্গে আমাকেও। আর কোনো ক্ষোভ নেই আমার।

# স্বামিয়ার প্রবেশ

স্মিত্র। কুমার এসেছেন, শীঘ্র তাঁকে ডেকে আনো, বিপাশা।

[নরেশ ও বিপাশার প্রস্থান

## কুমারসেনের প্রবেশ

কুমারসেন। রাজত্বের পথ অতিক্রম করে এই তীর্থেই শেষে আসতে হল, বোন।

স্মিরা। অন্যর তোমাকে অনেক প্রয়োজন আছে। শেষ যদি না হয়ে থাকে, এখানে এলে কেন। কুমারসেন। তোমাকে রক্ষা করবার জন্যে।

স্মিতা। কার হাত থেকে।

কুমারসেন। বিক্রম মহারাজ জনালামনুখী দেবীর শপথ নিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে করে হোক এখান থেকে তোমাকে সরাবেন। তীর্থের পথে সৈন্যবাহিনী আসা অসম্ভব তাই একে একে ক্রমে ক্রমে তাঁর লোক নিয়ে চারি দিক পূর্ণ করে তুলছেন।

স্মিত্র। আমাকে তিনি চান?

কুমারসেন। হাঁ।

স্মিতা। আর কী চান।

কুমারসেন। আর তিনি চান আমাকে।

স্মিতা। কেন, তোমার সঙ্গে তাঁর কিসের বিরোধ।

কুমারসেন। আমার সংশ্যে বিরোধের স্পন্ট কারণ যদি থাকত তা হলে সে কারণ দ্রে করলেই বিপদ কাটত। কারণ তাঁর অন্ধপ্রকৃতির মধ্যে, সেইজন্যে এত দুর্নিবার, এত ভয়ংকর।

সূমিতা। আমি যদি যাই তিনি কি তোমাকে মুক্তি দেবেন।

কুমারসেন। কিন্তু তুমি কী করে যাবে তাঁর কাছে? তুমি যে দেবতার। রাজ্যের কথা আর আমি ভাবি নে কিন্তু কাশ্মীরের দেবতার অপমান ঘটতে দিতে পারব না।

স্মিতা। কী করবে তুমি।

কুমারসেন। কিছ্ন না পারি তো মরব। পাপকে ঠেকাবার জন্যে কিছ্ন না করাই তো পাপ। নেপথ্যে। মহারানী!

স্মিতা। এ কী, এ যে দেবদত্ত ঠাকুর!

#### দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদন্ত। কয়েকদিন থেকে দর্শনের চেণ্টা করেছিল্ম, আমার চেহারা দেখে তোমার অন্চরদের মনে সংশয় ঘোচে না। অশোকবনে হন্মানকে দেখে রাক্ষসরা যেরকম সন্দিশ্ধ হয়েছিল এদের সেই দশা। আজ এইমাত্র হঠাৎ কেন এরা প্রসন্ত্র হল জানি নে। ছাড়া পেয়েই দেখা করতে এসেছি। একটা নিবেদন আছে—শ্নতেই হবে আমার কথা।

न्द्रीयदा। वरना।

দেবদত্ত। আর সহ্য হয় না মহারানী। গ্রাম থেকে গ্রামে, নগর থেকে নগরে অণ্নিকাণ্ড দর্ভিক্ষ রন্তপাত নারীনির্যাতন। পাপের নেশা জালন্ধরের সমস্ত সৈন্যকেই পেয়েছে—থামতে পারছে না, মারা কেবলই বেড়ে চলেছে। আমি মহারাজকে গিয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেম, বলেছিলেম, অহরহ য়মরাজের কাছে প্রার্থনা করছি তিনি তোমাকে সরিয়ে নিয়ে যান। রাজা আমাকে কারার্দ্ধ করেছিলেন, প্রহরী দয়া করে ছেড়ে দিলে। আজ মহারাজকে কেউ নিষেধ করতে পারবে না একমার তুমি ছাড়া।

কুমারসেন। ঠাকুর, এমন কথা কী করে বলছ, স্মুমিগ্রা যাবেন তাঁর কাছে? এ মন্দির থেকে ওঁর তো ফেরবার পথ নেই। এতে স্বর্গে মতের্য ধিক্কার উঠবে যে।

দেবদন্ত। আমি জানি বড়োই কঠিন ব্যাপার, এও জানি রাজা এখন প্রকৃতিস্থ নন। তব্ব বলছি দেবী স্মিয়া, আজ তুমি সকল মান-অপমান স্খ-দ্বংথের অতীত— তুমি পবিত্র, পাপ তোমার কাছে কৃষ্ঠিত হবে, তুমি এই বীভংসের মধ্যে নিবিকার চিত্তে নামতে পার।

কুমারসেন। সন্মিরার কী ঘটতে পারে না-পারে সে কথা ভাববার সময় আজ নেই— কিন্তু সন্মিরা কাশ্মীরের দেবতাকে অপমান করে এখান থেকে চলে যাবে সে আমি ঘটতে দেব না। দেবতার ধন হরণ ক'রে তাকে মান্বের ভোগের ভান্ডারে নিয়ে যাবে আমাদের বংশের কন্যা!

স্মিত্র। ভাই কুমার, তাঁকে এইখানে আহ্বান করে আনব।

কুমারসেন। এইখানে? এই দেবালয়ে?

সর্মিত্রা। আসন্ন এখানেই, নইলে তাঁর মর্ক্তি কিছন্তেই হবে না। আমার এই শেষ কাজ, তাঁকে বাঁচাতে হবে— তাঁর মোহগ্রন্থি ছিল্ল করে দিয়ে চলে যাব।

দেবদন্ত। এ কিন্তু বড়ো সংকটের কথা, মহারানী। অনেক পাপ সে করেছে, অবশেষে দূর্ব্ত যদি দেবালয়ে এসে দেবতার অসম্মান করে, পুন্যতীর্থে যদি কলুষ আনে?

সন্মিতা। ভয় নেই, ঠাকুর, কোনো ভয় নেই। আমার প্রভু, আমার হিরণ্যদান্তি, সকল পাপ দশ্ব করবেন, নিঃশেষে ভঙ্গ করবেন। সেই রুদ্র আমাকে গ্রহণ করেছেন, তাঁর কাছ থেকে আমাকেছিল করে নিতে পারে এমন শক্তি কারো নেই। কুমার, তোমার সংগ্রে শংকর আছে?

কুমারসেন। ঐ যে সে প্রাজ্গণে দাঁড়িয়ে।

সন্মিত্রা। শংকর!

শংকর। কী দিদি। কী দেবি। এই যে আমি এসেছি। যেদিন ওরা তোমাকে কেড়ে নিয়ে গেল সেদিন মরার বেশি দ্বঃখ পেরেছি; শেষকালে কাশ্মীরের কন্যাকে কাশ্মীরের দেবতা স্বয়ং উদ্ধার করে আনলেন এই দেখে আমার জন্ম সার্থক হল।

স্মিতা। তুমি আমার দৃত হয়ে যাও মহারাজ বিক্রমের কাছে।

শংকর। এখনই যাব। বলো কী জানাতে হবে।

নরেশ। দেবি, শংকরকে নয়, আমাকে পাঠিয়ে দাও, রাজা যদি অপমান করে বৃদ্ধ সইতে পারবে না।

স্মিরা। না রাজকুমার, এই আমার শেষ আমনরণ—আমার চিরবন্ধ্ব ছাড়া কার হাত দিয়ে পাঠাব। শংকর, শিশ্বকালে তোমার কোলে একদিন আমাকে গ্রহণ করেছ। মৃত্যুর সময় পিতা তাঁর শেষ অভিবাদন দিয়েছিলেন তোমাকেই। আজ সেই তোমার স্বমিরার বাণী নিয়ে তোমাকেই খেতে হবে, হয়তো অপমানের মৃথে। শান্ত হয়ে সহিষ্ক্ব হয়ে বোলো মহারাজকে, তাঁর সঙ্গে সন্বশেধর চরম পরিণামের জন্যে মন্দিরে দেবতার চরণপ্রান্তে স্বমিরা অপেক্ষা করবে। আর তোমার পরম স্নেহের ধন কুমার, ঐ কুমারের জন্য ভেবো না; তিনি মৃত্যুকে ভয় করেন না। সেই বন্ধ্ব, সেই বিশ্ববিচারক ধর্মারাজ রইলেন তাঁর সহায়।

শংকর। দিদি, ব্দেধর একটি কথা শোনো, জানি কুমারের সৈন্যসামনত নেই, জানি চন্দ্রসেন

ওঁর বিরুদেধ, তব্ যে-কয়জন আমরা আছি ওঁর সহচর, তাদের নিয়ে ওঁকে যুন্ধক্ষেত্রেই যেতে হবে। সেখানে তাঁর জন্মভূমি তাঁকে প্রণাক্তোড়ে গ্রহণ করবেন।

দেবদন্ত। দেশের দৃঃখ তাতে আরো আলোড়িত হয়ে উঠবে, শংকর। উন্মন্তের মন্ততা শিতে আর ইন্ধন দিয়ো না।

কুমারসেন। শংকর, যাও তুমি, মহারাজকে ডেকে নিয়ে এসো গে। অতিথি তিনি, অতিথির মতো তাঁকে সংকৃত করব।

শংকর। হে রুদ্র, হে হিরণ্যপাণি, আজ তোমার জ্যোতিতে আবরণ কেন। তোমার সেবকদের লজ্জা নিবারণ করো। দীপ্যমান তেজে এসো বাহির হয়ে—তোমার অন্নিকেতু উদ্ঘাটিত করে দাও। নমস্কার তোমাকে, নমস্কার তোমাকে, বারবার তোমাকে নমস্কার।

## ভার্গবের প্রবেশ

ভাগবি। মহারাজ বিক্রম অনতিদ্রের, **এই শ্নি জনশ্রন্তি। আদেশ** করো, সমস্ত শ্বার **র**্শ্ধ করে দিই।

স্মিতা। খ্রেল দাও, খ্রেল দাও, সমস্ত দ্বার খ্রেল দাও, আস্বার দ্বার এবং যাবার দ্বার। যাও যাও ভার্গাব, তাঁকে আম**ন্ত্রণ করে আনো**।

ভার্গব। তাঁর প্রতিজ্ঞা, দেবতার কাছ থেকে তিনি তোমাকে কেড়ে নিয়ে যাবেন। আমি এ মন্দিরের পুরোহিত, আমার কর্তব্য করতে হবে তো।

স্মিত্রা। তোমার কর্তব্যই করো। দেবতার পথ রোধ কোরো না—যে পথ দিয়ে রাজার সৈন্য আসবে সেই পথ দিয়েই আমার দেবতা আমাকে উন্ধার করতে আসবেন। যাও তুমি এখনই, মন্দিরের সিংহন্দবার খুলে দাও।

ভোগবের প্রস্থান

দেবদত্ত। তা হলে শংকর তুমি থাকো, মহারানীর দৃতে হয়ে আমিই তাঁকে আহ্বান করে আনি।
ত্রেম্থান

শংকর। দিদি, রাজগৃহ থেকে সেবার তোমাকে ওরা কেড়ে নিয়ে ণেল. এবার কি দেবালয় থেকে তোমাকে কেড়ে নিতে দেবে। এও কি আমরা চুপ করে সহ্য করব।

স্মিত্রা। ভয় নেই শংকর। আজ আমাকে নেবার সাধ্য কার আছে।

শংকর। তবে বলো, তোমার কী সংকল্প।

স্মিত্রা। রুদ্রের কাছে বহুদিন পূর্বে আত্মনিবেদন করেছিল্ম। ব্যাঘাত ঘটেছিল, সংসার আমাকে অশ্বচি করেছে। তপস্যা করেছি, আমার দেহমন শৃন্ধ হয়েছে। আজ আমার সেই অনেক-দিনের সংকলপ সম্পূর্ণ হবে। তাঁর প্রমতেজে আমার তেজ মিলিয়ে দেব।

শংকর। আমার মোহ দ্র হোক সন্মিত্রা, মোহ দ্র হোক। তোমাকে যেন নিব্ত না করি। শংকরের প্রতথান

সুমিয়া। বিপাশা!

#### বিপাশার প্রবেশ

বিপাশা। বলো দেবি।

স্থিয়া। আমার অণ্নশধ্যা অনেকদিন থেকেই প্রস্তুত হচ্ছে, তুমি দেখেছ বহুদ্রংথের সেই আয়োজন। আজ সময় হয়েছে, আনন্দ করো, জবলুক শিখা, বিলম্ব কোরো না।

বিপাশা। যে আদেশ দেবি।

পেরের কাছে মাথা রেখে পড়ে রইল

স্থিমিত্রা। ওঠ্ বিপাশা, এবার আমার শেষ প্জো করি। অর্ঘ্য প্রস্তৃত আছে? বিপাশা। আছে, দেবি। পদেমর অর্ঘ্য হাতে সামিত্রা

বিপাশা।

গান

শুদ্র নবশৃথ্য তব গগন ভরি বাজে,
ধর্নিল শৃত্ত জাগরণ-গীত।
অর্ণর্, চি আসনে চরণ তব রাজে,
মম হদরকমল বিকশিত।
গ্রহণ করো তারে
তিমির পরপারে,
বিমলতর প্রাকরপরশ-হর্ষিত।
অদ্যা দেবা উদিতা স্ব্সা
নিরংহসঃ পিপ্তা নিরবদ্যাং।
প্থিবী শান্তরঃত্রিক্ষং শান্তিদেণ্ডিঃ শান্তঃ।
শান্তঃ শান্তঃ শান্তঃ।

সূমিরা।

# শেষ দৃশ্য

নেপথা থেকে চিতাশ্নির আভাস আসছে
সকলের বেদমশ্রসহ বেদী প্রদক্ষিণ
বার্রনিলমম্তমথেদং ভস্মান্তং শ্রীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।
ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।
অশ্নে নয় স্প্থা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়্নানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যসমঙ্জুহুর্রাণমেনো
ভ্রিষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম।

त्मिरशा वारमामाम। विक्रम, रमवम्ख, भारकरतत श्ररवन

#### পরিশিষ্ট

## মন্তের অনুবাদ

# ১। কপরে ইব দশ্যেহপি শক্তিমান্ যো জনে জনে। নমস্থবার্যবিষ্যায় তথ্যে মকরকেতবে।

—সুভাষিতরত্বভাণ্ডাগার

কপ<sup>\*</sup>্রের মতো, দণ্ধ হইলেও যাঁর শক্তি প্রত্যেক ব্যক্তিতে অন্ভূত, যাঁহার প্রভাবকে কেহ নিবারণ করিতে পারে না, সেই মকরকেতুকে নমস্কার।

# ২। উদ্ব তাং জাতবেদসং দেবং বহণিত কেতবঃ দুশে বিশ্বায় সূর্যমূ।

<u>-- ঋগ্বেদ ১. ৫০. ১</u>

# অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষরা যদ্ত্যক্তিভিঃ স্বায় বিশ্বচক্ষসে।

— **খাগ্বেদ ১. ৫০. ২** 

বিশ্ব দেখিতে পাইবে এই উদেদশ্যে রশিমসমূহ সমস্ত ভূতের জ্ঞাতা উজ্জ্বল সূর্যকে ঊধের্ব বহন করিতেছে।

বিশ্বদূষ্টা সূর্যকে আসিতে দেখিয়া সেই নক্ষতগ্নীল রাত্তির সহিত চোরের মতো পলায়ন করিতেছে।

> > —<del>ঈশোপনিবং ১৮</del>

মহাবায়্বতে আমার প্রাণবায়্ব এবং এই শরীর ভক্ষে মিলিত হোক। ওঁ, আপন কর্তব্য সমরণ করো, আপন কুতকার্য স্মরণ করো।

হে অণিন, আমাদিগকে স্বপথে লইয়া যাও। হে দেব, তুমি আমাদের সকল কার্য জান, তুমি আমাদের সমস্ত কৃটিল পাপকে বিনাশ করো। তোমাকে আমরা বারংবার নমস্কার করি।

> ৪। অদ্যা দেবা উদিতা সূর্যস্য নিরংহসঃ পিপতো নিরবদ্যাৎ।

> > -- थाश्रवम ১. ১১৫. ७

আদ্য স্থের উদিত উজ্জবল কিরণসমূহ পাপ হইতে, নিন্দনীয় কর্ম হইতে, আমাদিগকে উন্ধার করিয়া পালন কর্ন।

৫। প্থিবী শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিদের্গ্রঃ শান্তিঃ।
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—অথর্ববেদ ১৯.৯.১৪

প্থিবীলোক শান্তি আনয়ন কর্ক। অন্তরীক্ষলোক শান্তি আনয়ন কর্ক। দ্যুলোক শান্তি আনয়ন কর্ক।

# পরি শি ই ২

# ভগ্নসদয়

প্রকাশ : ১৮৮১

# ভূমিকা

এই কাব্যটিকৈ কেহ যেন নাটক মনে না করেন। নাটক ফ্লের গাছ। তাহাতে ফ্লে ফ্টে বটে, কিন্তু সেই সংখ্য মূল, কান্ড, শাখা, পত্র, এমন কি কাঁটাটি প্র্যান্ত থাকা চাই। বর্ত্তামান কাব্যটি ফ্লের মালা, ইহাতে কেবল ফ্লেগ্লি মাত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। বলা বাহ্লা, যে, দৃষ্টান্তস্বর্পেই ফ্লের উল্লেখ করা হইল।

# কাব্যের পার্গণ

| কবি           |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| অনিল          |                                          |
| ম্রলা         | অনিলের ভংনী ও কবির বাল্যসহচরী            |
| ললিতা         | অনিলের প্রণয়িনী                         |
| নলিনী         | এক চপলস্বভাবা কুমারী                     |
|               |                                          |
| চপলা          | <b>ম</b> ्त्रलात अथी                     |
|               |                                          |
| नौना          |                                          |
| স্বুরি        | নলিনীর সখীগণ                             |
| মাধবী প্রভৃতি |                                          |
|               |                                          |
| স্বেশ         |                                          |
| বিজয়         | ু <b>নলিনী</b> র বিবাহ বা প্রণয়াকাংক্ষী |
| বিনোদ প্রভৃতি |                                          |
|               | )                                        |

### উপহার

শ্রীমতী হে ————,

>

হৃদয়ের বনে বনে স্থান্থী শত শত

ওই মুখপানে চেয়ে ফ্টিয়া উঠেছে যত।
বৈচে থাকে বেচ থাক্, শ্কায়ে শ্কায়ে যাক্.
ওই মুখপানে তারা চাহিয়া থাকিতে চায়।
বেলা অবসান হবে, মুদিয়া আসিবে যবে
ওই মুখ চেয়ে যেন নীরবে ঝরিয়া যায়!

₹

জীবনসম্বদ্ধে তব জীবনতটিনী মোর
মিশারেছি একেবারে আনন্দে হইয়ে ভোর।
সন্ধ্যার বাতাস লাগি উন্মি ষত উঠে জাগি
অথবা তরঙগ উঠে ঝটিকায় আকুলিয়া—
জানে বা না জানে কেউ জীবনের প্রতি টেউ
মিশিবে—বিরাম পাবে—তোমার চরণে গিয়া।

0

হয়ত জান না, দেবি, অদৃশ্য বাঁধন দিয়া
নিয়মিত পথে এক ফিরাইছ মোর হিয়া।
গোছ দ্রে, গোছ কাছে, সেই আকর্ষণ আছে,
পথভ্রুট হই নাক তাহারি অটল বলে।
নহিলে হুদয় মম ছিল্লধ্মকেতু-সম
দিশাহারা হইত সে অনুশ্ত আকাশ্তলে!

8

আজ সাগরের তীরে দাঁড়ায়ে তোমার কাছে; পরপারে মেঘাচ্ছর অন্ধকার দেশ আছে। দিবস ফ্রাবে যবে সে দেশে বাইতে হবে, এ পারে ফেলিয়া যাব আমার তপন শশী—ফ্রাইবে গীত গান, অবসাদে ম্লিয়মাণ, সূথ শানিত অবসান—কাদিব আঁধারে বসি!

Œ

স্নেহের অর্ণালোকে খ্লিয়া হৃদয় প্রাণ এ পারে দাঁড়ায়ে, দেবি, গাহিন্ যে শেষ গান তোমারি মনের ছায় সে গান আশ্রয় চায়— একটি নয়নজল তাহারে করিও দান। আজিকে বিদায় তবে, আবার কি দেখা হবে-পাইয়া স্নেহের আলো হৃদয় গাহিবে গান?

### প্রথম সগ্র

### मृभा- वन। हथला ७ म्रजना

সথি, তুই হলি কি আপনা-হারা? **ठश**ला। এ ভীষণ বনে পশি একেলা আছিস্ বসি খুজে খুজে হোয়েছি যে সারা! এমন আঁধার ঠাঁই— জনপ্রাণী কেহ নাই, জটিল-মুম্তক বট চারি দিকে ঝাক! দ্বয়েকটি রবিকর সাহসে করিয়া ভর অতি সন্তপ্রে যেন মারিতেছে উর্ণিক। অন্ধকার, চারি দিক হ'তে, মুখপানে এমন তাকায়ে রয়, বুকে বড় লাগে ভয়, কি সাহসে রোয়েছিস্ বসিয়া এখানে? স্থি, বড় ভালবাসি এই ঠাঁই! মুরলা। বায়্বহে হ্হ্ করি, পাতা কাঁপে ঝর ঝরি, স্লোতি বিনী কুল, কুল, করিছে সদাই! বিছায়ে শ্বকানো পাতা বটম্লে রাখি মাথা দিনরাত্রি পারি, সখি, শর্নিতে ও ধর্নি। বুকের ভিতরে গিয়া কি যে উঠে উথলিয়া ব্ঝায়ে বলিতে তাহা পারি না সজনি! যা সখি, একট্ব মোরে রেখে দে একেলা, এ বন আঁধার ঘোর ভাল লাগিবে না তোর, তুই কুঞ্জবনে, সখি, কর্ গিয়ে খেলা! মনে আছে, অনিলের ফ্লেশ্য্যা আজ? **ठ**शना। তুই হেথা বোসে র'বি, কত আছে কাজ! কত ভোরে উঠে বনে গেছি ছুটে. মাধবীরে লোয়ে ডাকি. ফুল ছিল ফুটে ডালে ডালে যত একটি রাখি নি বাকি! শিশিরে ভিজিয়ে গিয়েছে আঁচল. কুসন্মরেণ্তে মাখা। কাঁটা বি'ধে, সখি, হোয়েছিন, সারা নোয়াতে গোলাপ-শাখা! তুর্লোছ করবী গোলাপ-গরবী, তুলেছি টগরগর্নল, য;ইকু'ড়ি যত বিকেলে ফ্রাটবে তখন আনিব তুলি। আয়, সখি, আয়, ঘরে ফিরে আয়, অনিলে দেখ্সে আজ—

হরষের হাঙ্গি অধরে ধরে না, কিছ্ম বদি আছে লাজ!

भूतना। हशना। আহা সখি, বড় তারা ভালবাসে দ্বই জনে! হাাঁ সখি, এমন আর দেখি নি ত বর-কোনে!

জানিস্ত, সখি, ললিতার মত অমন লাজ্ক মেয়ে অনিলের সাথে দেখা করিবারে প্রতিদিন যায় বিপাশার ধারে সরমের মাথা খেয়ে! কবরীতে বাঁধি কুস্মের মালা, নয়নে কাজলরেখা,

চুপি চুপি যায়, ফিরে ফিরে চায়, বনপথ দিয়ে একা!

দরে হোতে দেখি অনিলে অমনি সরমে চরণ সরে না যেন! ফিরিবে ফিরিবে মনে মনে করি

চরণ ফিরিতে পারে না যেন! আনল অমান দরে হোতে আসি ধরি তার হাতখানি কহে যে কত-কি হৃদয়-গলানো

সোহাগে মাথানো বাণী। আমি ছিন্, সখি, ল্কিয়ে তখন গাছের আড়ালে অসি,

গাংহর আড়ালে আনে,
লন্কিয়ে লন্কিয়ে দেখিতেছিলেম
রাখিতে পারি নে হাসি!
কত কথা ক'য়ে কত হাত ধরি
কত শত বার সাধাসাধি করি
বসাইল যুবা ললিতা বালারে

বকুল গাছের ছায়।
মাথার উপরে ঝরে শত ফ্লে—
যেন গো কর্ণ তর্ণ বকুল
ফ্লে চাপা দিয়ে লাজ্বক মেয়েরে

ঢাকিয়া ফেলিতে চায়!
ললিতার হাত কাঁপে থর থর,
আঁখি দুটি নত মাটির উপর,
ভূমি হোতে এক কুসমুম ভূলিয়া

ছি জিতেছে শত ভাগে।
লাজনত মুখ ধরিয়া তাহার
অনিল রাখিল বুকের মাঝার,
আনিমিষ আঁখি মেলিয়া যুবক
চাহি থাকে মুখবাগে!

আদরে ভাসিয়া ললিতার চোখে বাহিরে সলিলধার---সোহাগে সরমে প্রণয়ে গুলিয়া আঁখি দুটি তার পডিল ঢলিয়া. হাসি ও নয়নসলিলে মিলিয়া কি শোভা ধরিল মুখানি তার! আমি, সখি, আর নারিন, থাকিতে-সুমুখে পড়িনু আসি. করতালি দিয়ে উপহাস কত করিলাম হাসি হাসি! ললিতা অমনি চমকি উঠিল মুখেতে একটি কথা না ফুটিল, আকুল ব্যাকুল হইয়া সরমে লুকাতে ঠাই না পায়। ছুটিয়ে পলায়ে এলেম অমনি, হেসে হেসে আর বাঁচি নে সজনি. সে দিন হইতে আমারে হেরিলে. ললিতা সরমে মরিয়া যায়! আহা, কেন বাধা দিতে গেলি তাহাদের কাছে? বাধা না পাইলে. সখি, সুখেতে কি সুখ আছে? স্যামুখী ফুল, সখি, আমি ভালবাসি বড়-দু চারিটি তুলে এনে আজিকে করিস্ জড়। মনে বড সাধ তার দেখে রবিম্যখ-পানে. রবি যেথা মাথা তার লোয়ে যায় সেইখানে! তবু মনোআশা হায় মনেই মিশায়ে যায়, মুখানি তুলিতে নারে সরমেতে জড়সড়! সে ফুলে সাজাবি দেহ লাজময়ী ললিতার. লংজাবতী পাতা দিয়ে ঢাকিবি শয়ন তার: কমল আনিয়া তুলি লাজে-রাঙা পাপ্ডিগ্রিল গাঁথি গাঁথি নির্মিয়া দিবি ঘোমটার ধার! পাতা-ঢাকা আধ-ফুটো লাজুক গোলাপ দুটো আনিস্, দ্বলায়ে দিবি স্চার্ অলকে তার! সহসা রজনী-গন্ধা প্রভাতের আলো দেখে

ভাবিয়া না পায় ঠাঁই কোথা মুখ রাখে ঢেকে— আকুল সে ফুলগুলি যতনে আনিস্ তুলি, তাই দিয়ে গে'থে গে'থে বির্মিতি কণ্ঠহার।

গারলা। চপলা।

মূরলা।

চপলা। তুই, সখি, আয়—একেলা আমার ভাল নাহি লাগে বালা! দুটি সখী মিলি হাসিতে হাসিতে গুন্ গুন্ গান গাহিতে গাহিতে মনের মতন গাঁথিব মালা। বলু দেখি, সখি, হ'ল কি তোর? হাসিয়া খেলিয়া কুস্ম তুলিয়া
করিব কোথায় ভাবনা ভুলিয়া
কুমারীজীবন ভোর—
তা না, একি জ্বালা? মরমে মিশিয়া
আপনার মনে আপনি বসিয়া
সাধ কোরে এত ভাল লাগে, সখি,
বিজনে ভাবনা-ঘোর!
তা হবে না, সখি, না যদি আসিস্
এই কহিলাম তোরে—
যত ফ্ল আমি আনিয়াছ তুলি
আঁচল ভরিয়া ল'ব সবগর্নিল,
বিপাশার স্লোতে দিব লো ভাসায়ে
একটি একটি কোরে!
মাথা খা, চপলা, মোরে জ্বালাস্ নে আর!

ম্রলা। চপলা।

মাথা খা, চপলা, মোরে জনলাস্নে আর! ভাল, সই, জনলাব না চলিন্ব এবার!

[গমনোদ্যম; পর্নবার ফিরিয়া আসিয়া] না না, সখি, এই আঁধার কাননে একেলা রাখিয়া তোরে কোথায় যাইব বল্দিখি তুই. যাইব কেমন কোরে? তোরে ছেড়ে আমি পারি কি থাকিতে? ভালবাসি তোরে কত! আমি যদি, সখি, হোতেম তোমার প্রুষ মনের মত সারাদিন তোরে রাখিতাম ধােরে. বে'ধে রাখিতাম হিয়ে. একট্রকু হাসি কিনিতাম তোর শতেক চুশ্বন দিয়ে! অমিয়া-মাখানো মুখানি তোমার দেখে দেখে সাধ মিটিত না আর! ও মুখানি লোয়ে কি যে করিতাম ব্বকের কোথায় ঢেকে রাখিতাম. ভাবিয়া পেতাম তা কি? স্থি, কার তুমি ভালবাসা-তরে ভাবিছ অমন দিনরাত ধোরে, পায়ে পড়ি তব খুলে বল তাহা— কি হবে রাখিয়া ঢাকি?

মুরলা।

ক্ষমা কর মোরে, সখি, শুধায়ো না আর!
মরমে লুকানো থাক্ মরমের ভার!
যে গোপন কথা, সখি, সতত লুকায়ে রাখি
ইম্টদেবমল্ট-সম পুজি অনিবার

তাহা মানুষের কানে ঢালিতে ষে লাগে প্রাণে— লুকানো থাক্ তা, সখি, হদয়ে আমার! ভালবাসি, শুধায়ো না কারে ভালবাসি! সে নাম কেমনে, সখি, কহিব প্রকাশি! আমি তুচ্ছ হোতে তুচ্ছ, সে নাম বে অতি উচ্চ, সে নাম যে নহে যোগ্য এই রসনার! ক্ষ্যান্ত এই কুস্মটি প্ৰিবীকাননে, আকাশের তারকারে পুঞ্জে মনে মনে--দিন দিন পূজা করি শ্কায়ে পড়ে সে ঝরি, আজন্ম নীরব প্রেমে যায় প্রাণ তার---তেমান প্রাঞ্জয়া তারে এ প্রাণ যাইবে হা-রে. তব্ৰু লুকানো রবে এ কথা আমার! কে জানে সজনি, ব্যবিতে না পারি এ তোর কেমন কথা! আজিও ত সখি না পেন; ভাবিয়া একি প্রণয়ের প্রথা! প্রণয়ীর নাম রসনার, সখি, সাধের খেলেনা-মত. উলটি পালটি সে নাম লইয়া রসনা খেলায় কত! নাম যদি তার বলিস, তা হ'লে তোরে আমি অবিরাম শুনাব তাহারি নাম— গানের মাঝারে সে নাম গাঁথিয়া সদা গাব সেই গান! রজনী হইলে সেই গান গেয়ে ঘুম পাডাইব তোরে. প্রভাত হইলে সেই গান তুই শ্রনিবি ঘ্যের ঘোরে! ফ্রলের মালায় কুস্ম-আখরে লিখি দিব সেই নাম--গলায় পরিবি, মাথায় পরিবি, তাহারি বলয় কাঁকন করিবি, হৃদয়-উপরে যতনে ধরিবি নামের কুস্মেদাম! যখনি গাহিবি তাহার গান. যথনি কহিবি তাহার নাম. সাথে সাথে সুখি আমিও গাহিব. সাথে সাথে সখি আমিও কহিব. দিবারাতি অবিরাম--সারা জগতের বিশাল আখরে পডিবি তাহারি নাম!

চপলা।

ধর্থনি বলিবি তোর পাশে তারে
ধরিয়া আনিয়া দিব—
সন্মন্থ হইতে পলাইয়া গিয়া
আড়ালেতে লন্কাইব!
দেখিব কেমন দন্থ না ছন্টে
ওই মন্থে তোর হাসি না ফন্টে—
ভূলিবি এ বন, ভূলিবি বেদন,

সখীরেও বুঝি ভুলিয়া যাবি! বল্, সখি, প্রেমে পড়েছিস্ কার! বল্, সখি, বল্ কি নাম তাহার! বলিবি নি কি লো? না যদি বলিস্ চপলার মাথা খাবি!

মারলা। [নেপথ্যে চাহিয়া] জীবণত স্বশেনর মত, ওই দেখ্, কবি
একা একা ভূমিছেন আঁধার অটবী।
ওই যেন মা্তিমান ভাবনার মত
নত করি দা-নয়ন শা্নিছেন একমন
স্তশ্বতার মা্থ হোতে কথা কত শত!

কিবর প্রবেশ। কবি। বনদেবীটির মত এই যে মুরলা, প্রভাতে কাননে বাস ভাবনাবিহ্বলা! প্রকৃতি আপনি আসি লুকায়ে লুকায়ে আপনার ভাষা তোরে দেছে কি শিখায়ে? দিনরাত কলম্বরে তটিনী কি গান করে তাহা কি ব্ৰঝিতে তুই পেরেছিস বালা? তাই হেথা প্রতিদিন আসিস্ একালা! মুরলা! আজিকে তোরে বনবালা-মত কোরে চপলা সাজায়ে দিক্ দেখি একবার। এলোথেলো কেশপাশে লতা দে বাঁধিয়া. অলক সাজায়ে দে লো তৃণফুল দিয়া— ফ্লসাথে পাতাগালি একটি একটি তুলি অযতনে দে লো তাহা আঁচলে গাঁথিয়া! হরিণশাবক যত ভূলিবে তরাস. পদতলে বসি তোর চিবাইবে ঘাস। হিণ্ড হিণ্ড পাতাগ্রলি মুখে তার দিবি তুলি, সবিস্ময়ে স্কুমার গ্রীবাটি বাঁকায়ে অবাক্ নয়নে তারা রহিবে তাকায়ে! আমি হোয়ে ভাবে ভোর দেখিব মুখানি তোর, কল্পনার ঘ্রমঘোর পশিবে পরাণে! ভাবিব, সতাই হবে বনদেবী আসি তবে অধিষ্ঠান হইলেন কবির নয়ানে!

চপলা। বল দেখি মোরে কবি গো, হ'ল কি

তোমাদের দ্ব-জনার?

স্থীরে আমার কি গ্রণ করেছ বল দেখি একবার! সখীর আমার খেলাধ্লা নেই, সারাদিন বাস থাকে বিজনেই— জানি না ত, কবি, এত দিন আছি কিসের ভাবনা তার! ছেলেবেলা হোতে তোমরা দ্বজনে বাড়িয়াছ এক সাথে, আপনার মনে ভ্রমিতে দ্বজনে ধরি ধরি হাতে হাতে! তখন না জানি কি মন্ত্র, কবি গো, দিলে মুরলার কানে! কি মায়া না জানি দিয়েছিলে পাড সখীর তর্ণ প্রাণে! বেলা হোয়ে এল সজনি এখন. করিয়াছে পান প্রভাতকিরণ ফ্লবধ্টির অধর হইতে প্রতি শিশিরের কণা। তুই থাক্ হেথা, আমি যাই ফিরে, অর্মান ডাকিয়া ল'ব মালতীরে— একেলা ত, বালা, অত ফ্লমালা গাঁথিবারে পারিব না!

[ প্রস্থান

কবি। মুরলা, তোমার কেন ভাবনার ভাব হেন? কতবার শুধায়েছি বল নি আমারে! न्त्कारमा ना कान कथा, योन कान थारक वाथा র্বাধিয়া রেখো না তাহা হৃদয়মাঝারে! হয়ত হৃদয়ে তব কিসের খাতনা আপনি মুরলা তাহা জানিতে পার না! হয়ত গো যৌবনের বসণ্তসমীরে মানসকুস্ম তব ফ্রটেছে স্বাধীরে, প্রণয়বারির তরে তৃষায় আকুল মিয়মাণ হ'মে ব্বি পোড়েছে সে ফ্ল? পেয়েছ কি যুবা কোন মনের মতন? ভালবাসো, ভালবাসা করহ গ্রহণ— তা হ'লে হৃদয় তব পাইবে জীবন নব, উচ্ছরাসে উচ্ছরাসময় হেরিবে ভুবন। [ স্বগত ] ব্রঝিলে না— ব্রঝিলে না— কবি গো, এখনো মুরলা। ব্ৰিলে না এ প্ৰাণের কথা! मिवजा भा वन माख, ध शमसा वन माख, পারি ষেন লাকাতে এ ব্যথা। জানি, কবি, ভাল তুমি বাস' নাক মোরে---

তা হ'লে এ মন তুমি চিনিবে কি কোরে?
একট্কু ভাল যদি বাসিতে আমারে
তা হ'লে কি কোন কথা এ মনের কোন ব্যথা
তোমার কাছেতে, কবি, ল্কায়ে থাকিতে পারে?
তাহা হ'লে প্রতি ভাবে, প্রতি ব্যবহারে,
মুখ দেখে, আঁখি দেখে, প্রত্যেক নিশ্বাস থেকে
ব্রিতে যা গ্রুত আছে ব্কের মাঝারে।
প্রেমের নয়ন থেকে প্রেম কি ল্কানো থাকে?
তবে থাক্, থাক্ সব, ব্কে থাক্ গাঁথা—
ব্ক যদি ফেটে যায়—ভেশ্গে যায়—চ্রে যায়—

তব্ রবে ল্কানো এ কথা।
দেবতা গো বল দাও— এ হৃদয়ে বল দাও
পারি যেন ল্কাতে এ ব্যথা!
বহুদিন হ'তে স্থি আয়াব হৃদ্য

বহাদিন হ'তে, সখি, আমার হৃদয় হোয়েছে কেমন যেন অশাদিত-আলয়। চরাচর-ব্যাপী এই ব্যোম-পারাবার

সহসা হারায় যদি আলোক তাহার, আলোকের পিপাসায় আকুল হইয়া কি দার্ণ বিশৃত্থল হয় তার হিয়া!

তেমনি বিশ্লব ঘোর হৃদয়ভিতরে হ'তেছে দিবস নিশা, জানি না কি-তরে!

নবজাত উল্কানের মহাপক্ষ গ্রুড় যেমন বিসতে না পায় ঠাঁই চরাচর করিয়া ভ্রমণ, উচ্চতম মহীর হ পদভরে ভূমিতলে লুটে. ভূধরের শিলাময় ভিত্তিম্ল বিদারিয়া উঠে, অবশেষে শ্নে শ্নে দিবারাতি ভ্রমিয়া বেড়ায়, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা ঢাকি ঘোর পাখার ছায়ায়, তেমনি এ ক্লান্ত হাদি বিশ্রামের নাহি পায় ঠাঁই— সমসত ধরায় তার বসিবার স্থান যেন নাই। তাই এই মহারণ্যে অমারাত্রে আসি গো একাকী, মহান্ ভাবের ভারে দ্রুক্ত এ ভাবনারে কিছুক্ষণ-তরে তব্ব দমন করিয়া যেন রাখি। চন্দ্রশন্য আঁধারের নিস্তরপা সমনুদ্রমাঝারে সমস্ত জগৎ যবে মণ্ন হ'য়ে গেছে একেবারে অসহায় ধরা এক মহামন্তে হোয়ে অচেতন নিশীথের পদতলে করিয়াছে আত্মসমর্পণ, তখন অধীর হ্রদি অভিভূত হোয়ে যেন পড়ে— অতি ধীরে বহে শ্বাস, নয়নেতে পলক না নড়ে।

প্রাণের সম্ভ এক আছে যেন এ দেহমাঝারে, মহা উচ্ছনাসের সিন্ধ, রুম্ধ এই ক্ষুদ্র কারাগারে!

কবি।

মনের এ রুশ্ধস্রোত দেহখানা করি বিদারিত সমস্ত জগৎ যেন চাহে, সখি, করিতে প্লাবিত! অনুহত আকাশ যদি হ'ত এ মনের ক্লীড়াম্থল, অগণ্য তারকারাশি হ'ত তার খেলেনা কেবল. চৌদিকে দিগণত আসি রুধিত না অনশ্ত আকাশ, প্রকৃতি জননী নিজে পড়াত কালের ইতিহাস, দ্বাকত এ মন-শিশ্ব প্রকৃতির স্তন্য পান করি আনন্দস্পীতস্লোতে ফেলিত গো শ্ন্যতল ভরি, উষার কনকস্রোতে প্রতিদিন করিত সে স্নান, জ্যোছনা-মদিরাধারা পূর্ণিমায় করিত সে পান, ঘূর্ণামান ঝটিকার মেঘমাঝে বসিয়া একেলা কোতুকে দেখিত যত বিদ্যুৎ-বালিকাদের খেলা, দ্বেক্ত কটিকা হোথা এলোচুলে বেড়াত নাচিয়া তরঙ্গের শিরে শিরে অধীর চরণ বিক্ষেপিয়া। হরষে বসিত গিয়া ধ্মকেতুপাখার উপরে, তপনের চারি দিকে ভ্রমিত সে বর্ষ বর্ষ ধোরে। চরাচর মৃক্ত তার অবারিত বাসনার কাছে, প্রকৃতি দেখাত তারে যেথা তার যত ধন আছে; কুসুমের রেণ্মাখা বসন্তের পাখায় চড়িয়া প্রথিবীর ফ্লবনে ভ্রমিত সে উড়িয়া উড়িয়া; সমীরণ কুস্মের লঘ্ পরিমলভার বহি পথশ্রমে শ্রান্ত হোয়ে বিশ্রাম লভিছে রহি রহি, সেই পরিমল সাথে অমনি সে যাইত মিলায়ে— দ্রমি কত বনে বনে পরিমলরাশি-সনে অতি দরে দিগশ্তের হৃদয়েতে যাইত মিশায়ে। তটিনীর কলস্বর পল্লবের মরমর শত শত বিহগের হৃদয়ের আনন্দ-উচ্ছ্বাস সমস্ত বনের স্বর মিশে হ'ত একত্তর একপ্রাণ হোয়ে তারা পর্রাশত উন্নত আকাশ। তখন সে সংগীতের তরংগে করিয়া আরোহণ মেঘের সোপান দিয়া অতি উচ্চ শ্নেয় গিয়া উষার আরম্ভ ভাল পারিত গো করিতে চুম্বন! কল্পনা, থাম গো থাম, কোথায়—কোথায় যাও নিয়ে? ক্ষ্দ্র এ পৃথিবী, দেবি, কোন্খেনে রেখেছি ফেলিয়ে? মাটির শৃত্থল দিয়ে বাঁধা যে গো রোয়েছে চরণ, যত উচ্চে আরোহিব তত হবে দার্ণ পতন! কল্পনার প্রলোভনে নিরাশার বিষ ঢাকা, শ্ন্য অন্ধকার মেঘে সন্ধ্যার কিরণ মাখা, সেই বিষ প্রাণ ভোরে স্থিলো করিন্ পান— মন হ'মে গেল, সখি, অবসল্ল- ফ্রিরমাণ। কবি গো, ওসব কথা ভেবো নাকো আর, প্রান্ত মাথা রাখ এই কোলেতে আমার।

मन्त्रला।

সখি, আর কত দিন সুখহীন শান্তিহীন কবি। হাহা কোরে বেড়াইব নিরাশ্রয় মন লোয়ে! পারি নে. পারি নে আর— পাষাণ মনের ভার বহিয়া পড়েছি, সখি, অতি প্রান্ত ক্লান্ত হোয়ে। সম্মাথে জীবন মম হেরি মর্ভামসম. নিরাশা বুকেতে বসি ফেলিতেছে বিষশ্বাস। উঠিতে শক্তি নাই. যেদিকে ফিরিয়া চাই শ্ন্য- শ্ন্য- মহাশ্ন্য নয়নেতে পরকাশ। কে আছে. কে আছে. সখি. এ শ্রান্ত মুক্তক মুম ব্যক্তে রাখিবে ঢাকি যতনে জননী-সম! কে আছে, অজস্র স্রোতে প্রণয়অমৃত ভরি অবসন্ন এ হৃদয় তুলিবে সজীব করি! মন, যত দিন যায়, মুদিয়া আসিছে হায়— শাুকায়ে শাুকায়ে শেষে মাটিতে পড়িবে ঝরি। ্দ্বগত ] হা কবি, ও হৃদয়ের শ্ন্য প্রাইতে মুর্লা। অভাগিনী মুরলা গো কি না পারে দিতে! কি সুখী হোতেম, যদি মোর ভালবাসা প্রাতে পারিত তব হৃদয়পিপাসা! শৈশবে ফুটে নি যবে আমার এ মন তর্ব-প্রভাত সম, কবি গো, তখন প্রতিদিন ঢালি ঢালি দিয়েছ শিশির-প্রতিদিন যোগায়েছ শীতল সমীর! তোমারি চোখের 'পরে করুণ কিরণে এ হাদ উঠেছে ফুটি তোমারি যতনে! তোমারি চরণে, কবি, দেছি উপহার, যা কিছু সৌরভ এর তোমারি—তোমার। তোল কবি, মাথা তোল, ভেবো না এমন-প্রকাশ্যে ] দুজনে সরসীতীরে ক্রিগে ভ্রমণ। ওই চেয়ে দেখ, কবি, তটিনীর ধারে মধ্যাহ্রকিরণ লোয়ে বনদেবী স্তব্ধ হোরে দিতেছে বিবাহ দিয়া আলোকে আঁধারে। সাধের সে গান তব শানিবে এখন?

গান

তবে গাই, মাথা তোল, শোন দিয়ে মন।

কত দিন একসাথে ছিন্ ঘ্মঘোরে,
তব্ জানিতাম নাকো ভালবাসি তোরে।
মনে আছে ছেলেবেলা কত খেলিয়াছি খেলা,
ফ্ল তুলিয়াছি কত দ্ইটি আঁচল ভোরে!
ছিন্ স্থে যত দিন দ্জনে বিরহহীন
তথন কি জানিতাম ভালবাসি তোরে?
অবশেষে এ কপাল ভাগিল বখন.



FREIT ME SYN-किवालाना । निर्माती द अप्री मह । שלים; אותם לפוני לשיחוש אותר יו או יו אינום ציות מו אים ב अर्थ स्थान हासि ह कार्मी कराहे, בשרוב והשניה לאיליות והחת भीना किर्मिल कुट्रम ताम ताक्रक कार्याद्वा मुक्तिम अस्ति। अकार אין איינות אחרי הויים לישב व्यव्या मार्च व्यापः मार्चाः miles an fe are! משושה לחור המוליות מחור אודות לה מום מום הוא הוועג AT MAKE MENT STATE AT THEIR संस्कृतिकारिकार ? Augusti ela Perminame. איונפי איוניול מוש ביים בחיון אודי בייני הוא הוא הייני בייני בייני time have not gue यार प्राप्त करत साम्याय रहित CHY CHY SHOW! שמרו שות שלא מוצע בילוחם बाल रीमां राज्य क्षमा मान है

'ভন্দহদর'-পা-ডুলিপির এক প্রতা

אנים ביותו היות היותו היותו היותו

ভণ্নহৃদয় ৮১৫

ছেলেবেলাকার যত ফ্রাল স্বপন, লইয়া দলিত মন হইন, প্রবাসী, তখন জানিন, সখি, কত ভালবাসি।

# দ্বিতীয় সূগ্

ক্রীড়াকানন। নলিনী ও স্থীগণ

স্বাচি ৷ মাধবী ! বল্ ত মোরে একবার আজিকে হ'ল কি তোর ! কতখন ধ'রে গাঁথিছিস্ মালা এখনো কি শেষ হ'ল না তা বালা ? এক মালা গে'থে করিবি না কি লো সারাটি রজনী ভোর ?

> অনিলের হবে ফ্লেশব্যা আজ, সাঁঝের আগেই শেষ করি সাজ সব সখী মিলি যেতে হবে সেথা

তা কি মনে আছে তোর?

অলকা। মরি মরি কিবা সাজাবার ছিরি,

চেয়ে দেখ্ একবার!

সখীর অমন ক্ষীণ দেহমাঝে

কমলফালের মালা কি লো সাজে?
বিনোদিনী দেখ্ গাঁথিছে বসিয়া

কমলের ফ্লহার!

নলিনী।

ওই দেখ্, সখি, দাঁড়ের উপরে মাথাটি গ‡জিয়া পাখার ভিতরে শ্যামাটি আমার—সাধের শ্যামাটি

কেমন ঘুমায়ে আছে!
আন্ সথি ওরে কাছে!
গান গেয়ে গেয়ে, তালি দিয়ে দিরে,
ঘিরে বসি ওরে সকলে মিলিয়ে—
দেখিব কেমন ফিরে ফিরে ফিরে
ভালে তালে তালে নাচে।

শ্যামার প্রতি গান
নাচ্, শ্যামা, তালে তালে।
বাঁকারে গ্রীবাটি, তুলি পাখা দুটি
এপাশে ওপাশে করি ছুটাছুটি
নাচ্, শ্যামা, তালে তালে।
রুণ্ রুণ্ ঝুন্ বাজিছে ন্পুর,
মুদ্ মুদ্ মধ্ উঠে গীতস্ব,
বলয়ে বলয়ে বাজে ঝিনি ঝিনি,
তালে তালে উঠে করতালিধ্বনি—
নাচ্, শ্যামা, নাচ্ তবে!

নিরালয় তোর বনের মাঝে
সেথা কি এমন নুপুর বাজে?
বনে তোর পাখী আছিল যত
গাহিত কি তারা মোদের মত
এমন মধ্র গান?
এমন মধ্র তান?
কমল-করের করতালি হেন
দেখিতে পেতিস্ক্রে?
নাচ্, শ্যামা, নাচ্ত্রে!

বন্দী বোলে তোর কিসের দ্খ?
বনে বল্ তোর কি ছিল স্খ?
বনের বিহগ কি ব্ঝিবি তুই
আছে লোক কত শত
যারা, শ্যামা, তোর মত
এমনি সোনার শিকলি পরিয়া
সাধের বন্দী হইতে চায়!
এই গীতরবে হোয়ে ভরপ্র
শ্নি শ্নি এই চরণন্প্র
জনম জনম নাচিতে চায়!

সাধ কোরে ধরা দের গো তারা,
সাথে সাথে শ্রমি হর গো সারা,
ফিরেও দেখি নে— ফিরেও চাহি নেবড় জনুলাতন করে গো যথন
অশরীরী বাজ করি বরিষণ—
উপেখা-বাণের ধারা!
তবে দেখ, পাখী, তোর
কেমন ভাগোর জোর!
বড় প্রণাফলে মিলেছে বিহগা
এমন স্বথের কারা!

আয় পাখী, আয় বুকে! কপোলে আমার মিশারে কপোল नाह् नाह् नाह् मृद्ध! বড় দুখে মনে, বনের বিহণ, কিছু তুই বুৰিলি না! এমন কপোল অমিয়মাখা চুমিলি, তবুও ঝাপুটি পাখা উড়িতে চাহিস্ কি না! প্রতি পাখা তোর উঠে নি শিহরি? প্রলকে হরষে মরমেতে মরি ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া চেতনা হারায়ে পদতলে পডিলি না? নাচ্ নাচ্ তালে তালে! বাঁকায়ে গ্রীবাটি তুলি পাখা দুটি এপাশে ওপাশে করি ছুটাছুটি নাচ্ শ্যামা, তালে তালে!

শ্বনেছিস সথি, বিবাহসভায় দামিনী। বিনোদ আসিবে আজ! ভালো কোরে কর্ সাজ! र्मालनी। আহা মরে যাই কি কথা বলিলি, শ্রনিয়া যে হয় লাজ! বিনোদ আসিবে আজ? এ বারতা দিয়ে কেন, লো সজনি, মাথায় হানিলি বাজ? সারাখন মোর সাথে সাথে ফিরে ক্ষান্ত নহে একটুক. মুখখানা তার দেখিবারে পাই যে দিকে ফিরাই মুখ! এক-দুষ্টে হেন রহে সে তাকায়ে থেকে থেকে ফেলে \*বাস, মুখেতে আঁচল চাপিয়া চাপিয়া রাখিতে পারি নে হাস! শ্বনেছি প্রমোদ আসিবে, যাহারে नौना। ভ্রমর বলিয়া ডাকি---যাহারে হেরিলে হরষে তোমার উজলিয়া উঠে আখি। নলিনী। গা ছ:মে আমার বল্, লো সজ্নি, সত্য সে আসিবে নাকি? দেশ্ দেখি সখি, অভাগীর তরে কোথাও নিস্তার নাই. মরি মরি কিবা ভ্রমর আমার!

ভ্রমরের মুখে ছাই! সে ছাড়া ভ্রমর আর কি নাই? তা হলে এখনি-সখি রে. এখনি নলিনী-জনম ঘুচাতে চাই! লুকাস্নে মোরে আমি জানি সখি, । চার,শীলা। কে তোমার মনোচোর। বলিব? বলিব? হেথা আয় তবে, বলি কানে কানে তোর! [কানে কানে কথা] र्नालनी । জ্বালাস্নে চার্, জ্বলাস্নে মারে, করিস নে নাম তার! সুরেশ?—তাহার জ্বালায়, সজনি, বে'চে থাকা হ'ল ভার! কে জানিত আগে বলু ত, সখি লো, রূপের যাতনা অতি? সাধ যায় বড় কুর্পা হইয়া লভি শাণ্ডি এক রতি!

[লীলার প্রতি জনাশ্তিকে] মাধবী। শোনু বলি লীলা, জানি কারে সখি মনে মনে ভাল বাসে। দেখিন, সেদিন বিজয়ের সাথে বাস আছে পাশে পাশে। মৃদু, হাসি হাসি কত কহে কথা, কড় লাজে শির নত, কভ ল'য়ে কেশ বেণী ফেলি খুলে-জড়ায়ে জড়ায়ে মূণাল আজালে আন্মনে খেলে কত! কখন বা শানে অতি একমনে বিজয়ের কথাগর্বল, শর্নিতে শর্নিতে শির নত করি তুলি ক্র্ডি এক কতখন ধরি খালি খালি দেয় মাদিত পাপড়ি ফ্টাইয়া তারে তুলি। কভু বা সহসা উঠিয়া যায়, কভু বা আবার ফিরিয়া চায়— মৃদ্ মৃদ্ স্বরে গ্ন্ গ্ন্ কোরে উঠে এক গান গেয়ে! এমন মধ্র অধীরতা তার! এমন মোহিনী মেয়ে! বিনো। সখি লো, তা নয়, কতবার আমি দেখিয়াছি লুকাইয়া

অশোকের সাথে বসি আছে একা প্রমোদকাননে গিয়া! জানি আমি তারে হেরিলে সখীর সুখে নেচে উঠে হিয়া। र्नालनी। হেথা আয় তোরা, দে দেখি সাজায়ে শ্যামা পাখীটিরে মোর! দুটি ফুল বসা দুইটি ডানায়, বেলকু'ড়ি-মালা কেমন মানায় সুগোল গলায় ওর! ঐ দেখা সখি! দেখি নি কখনো এমন দ্রুকত পাখী! যতগালি ফাল দিলেম পরায়ে সবগালি দেখা ফেলেছে ছড়ায়ে, শত শত ভাগে ছি'ড়িয়া ছি'ড়িয়া একটি রাখে নি বাকী! ভাল, পাখী যদি না চায় সাজিতে আমারে সাজা লো তবে। তোর সাজ ফুরাইবে কবে? চারু । लौला। সখি, আবার কিসের সাজ! দেখ্, এসেছে হইয়া সাঁঝ। সূর্ভি । দেখ লো স্রুচি, লীলা ভাল কোরে নলিনী। বাঁধিতে পারে নি চল— এই দেখ্ হেথা পরায়ে দিয়াছে অলকে শ্কানো ফ্ল। বেণী খালে চুল বে'ধে দে আবার, कारन एक भवारत मुल। স্রুচ। না লো সখি, দেখ, আঁধার হতেছে. দেরি হয়ে যায় ঢের— চল্ ছরা করে যাই দেখিবারে ফুলশ্য্যা অনিলের। অলকা। এত খনে, সখি, এসেছে সেথায় যতেক গ্রামের লোক। माभिनी। [হাসিয়া] এসেছে বিনোদ! नौना। [হাসিয়া] এসেছে প্রমোদ! বিনো। [হাসিয়া] এসেছে সেথা অশোক! মাধবী। [হাসিয়া] এসেছে বিজয়! [চিব্রুক ধরিয়া] সুরেশ রয়েছে চার, । পথ চেয়ে তোর তরে! অলকা। আয় তবে ত্বরা করে! ভাল, সখি, ভাল, চল্ তবে চল্— र्नालनौ। জনালাস্নে আর মোরে।

## ায় সগ

ম্রকা ও অনিল

অনিল।

ও হাসি কোথায় তুই শিখেছিলি বোন? বিষয় অধর দুটি অতি ধীরে ধীরে টুটি অতি ধীরে ধীরে ফুটে হাসির কিরণ। অতি ঘন মেঘমালা ভেদি স্তরে স্তরে, বালা: সায়াহ্ন জলদপ্রাশ্তে দেয় যথা দেখা ম্লান তপনের মৃদ্ধ কিরণের রেখা। কত ভাবনার স্তর ভেদ করি পর পর ওই হাসিট্রকু আসি প'হাছে অধরে! ও হাসি কি অশ্রজনে সিম্ভ থরে থরে? ও হাসি কি বিষাদের গোধালির হাস? ও হাসি কি বরষার স্কুমারী লতিকার ধোতরেণ্য ফ্রলটির অতি মৃদ্য বাস? ম্রলা রে, কেন আহা, এমন তু' হলি! এত ভালবাসা কারে দিলি জলাঞ্চলি? যে জন রেখেছে মন শ্লের উপরে, আপনারি ভাব নিয়া উলটিয়া পালটিয়া দিনরাত যেই জন শূন্যে খেলা করে. শ্ন্য বাতাসের পটে শত শত ছবি ম,ছিতেছে আঁকিতেছে—শতবার দেখিতেছে— সেই এক মোহময় স্ব শন্ময় কবি— সদা যে বিহত্তল প্রাণে চাহিয়া আকাশ-পানে. আঁথি যার অনিমিষ আকাশের প্রায়. মাটিতে চরণ তব্ব মাটিতে না চায়— ভাবের আলোকে অন্ধ তারি পদতলে অভাগিনী, লুটাইয়া পাড়াল কি বোলে? সে কি রে, অবোধ মেয়ে বারেক দেখিবে চেয়ে: জানিতেও পারিবে না. যাইবে সে চ'লে যুথিকাহদর তোর ধ্লি-সাথে দ'লে। এত ভালবাসা তারে কেন দিলি হায়? সাগর-উদ্দেশ-গামী তটিনীর পায় না ভাবিয়া না চিন্তিয়া যথা অবহেলে ক্ষ্যুদ্র নিঝারিণী দেয় আপনারে ঢেলে। নিশীথের উদাসীন পথিক সমীর শ্ন্য হদয়ের তাপে হইয়া অধীর কুস্মকানন দিয়া বায় যবে বয়ে আকুল রজনীগন্ধা কথাটি না কয়ে প্রাণের স্কুরভি সব দিয়া তার পায় প্রদিন বৃশ্ত হতে ঝরে পড়ে যায়। মেঘের দ্বঃস্বশেন মণন দিনের মতন

কাদিয়া কাটিবে কি রে সারাটি যোবন?
কে'দে কে'দে প্রাশত হয়ে দীন অতিশয়—
আপনার পানে তবে চাহিয়া দেখিবি ববে
দেখিবি জীবনদিন সন্ধ্যা হয় হয়!
যে মেঘ-মাঝারে থাকি উদিলি প্রভাতে
সেই মেঘমাঝে থাকি অম্ত গেলি রাতে।

মারলা।

কি জানি কেমন মারলার সাথের কি দাঃখের জীবন! সুখ দুঃখ দিনরাত মিলিয়া উভয়ে রেখেছে সায়াহ্ন করি এ শান্ত হৃদয়ে। হেন আদিপানে তারা রয়েছে সদাই যেন তারা দুটি সখা, যেন দুটি ভাই। জোছনা ও যামিনীতে প্রণয় যেমন তেমনি মিলিয়া তারা রয়েছে দুজন। সুখের মুখেতে থাকে দুখের কালিমা, দ্বথের হৃদয়ে জাগে স্থের প্রতিমা। একা যবে বসে থাকি স্তব্ধ জোছনায়, বহে বাতায়ন-পানে নিশীথের বায়. বড় সাধ যায় মনে যারে ভালবাসি একবার মুহুতে সে বসে কাছে আসি, দ্বটি শ্বধ্ব কথা কহে-একট্ব আদর-সেই স্তব্ধ জোছনায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া হায় মরিয়া যাই গো তারি বুকের উপর। যথনি কবিরে দেখি সব যাই ভূলে, কিছুই চাহি না আর— কিছুই ভাবি না আর— শাধা সেই মাথে চাই দাটি আঁথি তুলে। দেখি দেখি-কি যে দেখি, কি বলিব কি সে! হদর গলিয়া যায় জোছনায় মিশে। জোছনার মত সেই বিগলিত হিয়া প্রাণের ভিতরে ধরি একেবারে মণন করি কবিরে চৌদিকে যেন থাকে আবরিয়া। মনে মনে মন যেন কাঁদিয়া দ্ব-করে কবির চরণ দুটি জড়াইয়া ধরে, আঁথি মুদি "কবি! কবি!" বলে শতবার— শতবার কে'দে বলে "আমার! আমার!" ''আমার আমার'' ষেন বলিতে বলিতে চাহে মন একেবারে জীবন ত্যাজতে! স্থেতে কি দ্থে যেন ফেটে ৰায় ব্ক--সূথ বলে দূথ আমি, দূথ বলে সূথ। · কোথা কবি, কোথা আমি! সে যে গো দেবতা— তারে কি কহিতে পারি প্রণয়ের কথা? কবি যদি ভূলে কভূ মোরে ভালবাসে

অনিল।

তা হলে যে ম'রে যাব সঙ্কোচে উল্লাসে। চাই না চাই না আমি প্রণয় তাঁহার. যাহা পাই তাই ভাল স্নেহস্যুধাধার। শুকতারা স্বেহমাখা করুণ নয়ানে চেয়ে থাকে অস্তমান যামিনীর পানে. তেমনি চাহেন যদি কবি স্নেহভরে মারলার ক্ষাদ্র এই হৃদয়ের 'পরে তাহা হলে নয়নের সামনে তাঁহার হাসিয়ে ফুরায়ে যাবে জীবন আমার। স্বার্থপর, আপনারি ভাবভরে ভোর. আজিও সে দেখিল না সদয়টি তোর? সৰ্বাহ্ব তাহারি পদে দিয়া বিসংজান কাদিয়া মরিছে এক দীনহীন মন. ইহাও কি পডিল না নয়নে তাহার? আপনারে ছাড়া কেহ নাহি দেখিবার? নিশ্চয় দেখেছে, তব্য দেখেও দেখে নি। দেখেছে সে—নির্পায় নিতাশ্তই অসহায় ভালবাসিয়াছে এক অভাগা রমণী। দেখেছে হৃদয় এক ফাটিয়া নীরবে একান্ত মরিবে, তবু কথা নাহি কবে! দেখেও দেখে নি তব্, পশ্ব সে নিন্দ্র! ভাঙিগয়া দেখিতে চাহে রমণীহৃদয়। শতধা করিতে চায় মন রমণীর, দেখিবারে হৃদয়ের শির উপশির। এমন সুন্দর মন মুরলা তোমার— এমন কোমল, শাল্ত, গভীর, উদার— ও মহান্ হৃদয়েতে প্রেমজলধির নাই রে দিগনত বুঝি, নাই তার তীর। করিস নে, করিস নে ও হাদি বিনাশ! যৌবনেই প্রণয়েতে হোস নে উদাস! কহিগে প্রণয় তোর কবির সকাশে. শুধাইগে ভাল তোরে বাসে কি না বাসে। ভাল যদি নাই বাসে কেন সেই জন মিছা স্নেহ দেখাইয়া বে'ধে রাখে মন? না যদি করিতে পারে তোরে আপনার. আপনার মত কেন করে ব্যবহার? কথা নাহি কহে যেন, না করে আদর. পরের মতন থাকে--দেখে তোরে পর! নিরদয়-দয়া তোরে নাই বা করিল। শত্রুতার ভালবাসা নাই বা বাসিল! মৃহুর্ত্তসূথের তোরে দিয়া প্রলোভন অসুখী করিবে কেন সারাটি জীবন?

দ্ব-দশ্ভের আদরেতে কভু ভূলিস না! আধেক স্থেতে কভু প্রে না বাসনা। এখনি চলিন্ব তবে তার কাছে যাই, ভাল বাসে কি না বাসে শ্বধাইতে চাই। মারলা। মনে কোরেছিন, ভাই, এ প্রাণের কথা কাহারেও বলিব না যত পাই বাথা। সেদিন সায়াহ্কালে উচ্ছন্সি উঠিয়া বড় নাকি কে'লে মোর উঠেছিল হিয়া. তাই আমি পাগলের মত একেবারে ছ্বটিয়া তোমারি কাছে গেন্ব কাঁদিবারে। উচ্ছবসি বলিন, যত কাহিনী আমার! কেন রে বলিলি হা রে, দুর্বল, অসার? ভালবাসিতেই যদি করিলি সাহস, লুকাতে নারিস তাহা হা হাদি অবশ? পরের চোখের কাছে না ফেলিলে জল আশ কি মেটে না তোর রে আঁথি দ্বর্বল? মুরলা রে, অভাগী রে, কেন ভাল বাসিলি রে? যদি বা বাসলি ভাল কেন তোর মন হ'ল হেন নীচ হীন, দুৰ্বল এমন? একটি মিনতি আজি রাখ গো আমার! সহস্র যাতনা পাই আর কখন ত, ভাই, ফেলিব না তব কাছে অশ্রবারিধার— যেও না কবির কাছে ধরি তব পায়, ভূলে যাও যত কথা কহেছি তোমায়! দয়া করে আরেকটি কথা মোর রাখ, যদি গো কবির 'পরে রোষ করে থাক মোর কাছে কভূ আর কোরো নাক নাম তাঁর---সে নাম ঘূণার স্বরে কভু সহিব না! জানালেম এই মোর প্রাণের প্রার্থনা! তবে কি এমনি শুধু মিছে ভালবেসে অনিল। শ্ন্য এ জীবন তোর ফ্রাইবে শেষে! যার যদি যাক্ ভাই, ফ্রায় ফ্রাক, মুরুলা। প্রভাতে তারার মত মিশায় মিশাক— ম্রলার মত ছায়া কত আসে কত যায়, কি হয়েছে তায়! অবোধ বালিকা আমি, মিছে কণ্ট পাই--এ জীবনে মুরলার কোন কণ্ট নাই! দেনহের সম্দ্র সেই কবি গো আমার— অনন্ত দেনহের ছায়ে আমারে রেখেছে পারে, তাই যেন চিরকাল থাকে ম্রলার! সে স্নেহের কোলে শুরে কাটায় জীবন! সে দেনহের কোলে প্রাণ করে বিসম্জন!

কুসনুমিত সে অনন্ত স্নেহরাজ্য-'পরে
তিল স্থান থাকে যেন মনুরলার তরে!
যত দিন থাকে প্রাণ— ব্যাপি সেইট্রুকু স্থান
মাটিতে মিশারে রবে হৃদয় আমার।
কোন—কোন—কোন সুখ নাহি চাহি আর।

# চতুর্থ সগ

### কবি

প্রথম গান বিপাশার তীরে ভ্রমিবারে যাই, প্রতিদিন প্রাতে দেখিবারে পাই লতা-পাতা-ঘেরা জানালা-মাঝারে একটি মধ্র মুখ। চারি দিকে তার ফ্টে আছে ফ্ল, কেহ বা হেলিয়া পরশিছে চুল, দ্য়েকটি শাখা কপাল ছ'্ইয়া, দুয়েকটি আছে কপোলে নুইয়া, কেহ বা এলায়ে চেতনা হারায়ে চুমিয়া আছে চিব্ৰক। বসন্ত প্রভাতে লতার মাঝারে ম্থানি মধ্র অতি! অধর দুটির শাসন টুটিয়া রাশি রাশি হাসি পড়িছে ফ্রটিয়া, দ্বটি আঁখি-'পরে মেলিছে মিশিছে তরল চপল জ্যোতি।

শ্বিতীয় গান
প্রতিদিন যাই সেই পথ দিয়া,
দেখি সেই ম্থখানি—
কুস্মমাঝারে রয়েছে ফ্টিয়া
কুস্মগ্রেলির রাণী!
আপনা-আপনি উঠে অখি মোর
সেই জানালার পানে,
আনমন হয়ে রহি দাঁড়াইয়া
কিছুখন সেইখানে।

আর কিছ্ নহে, এ ভাব আমার
কবির সৌন্দর্য্যকৃষা,
কলপনা-সুধা-বিভল কবির
মনের মধুর নেশা!
গোলাপের রুপ, বকুলের বাস,
পাপিয়ার বনগান,
সৌন্দর্যামিদরা দিবস রজনী
করিয়া করিয়া পান,
শিথিল হইয়া পড়েছে হদয়—
নয়নে লেগেছে ঘোর—
বিকশিত রুপ বড় ভাল লাগে
মুগধ নয়নে মোর!

### তৃতীয় গান

প্রতিদিন দেখি তারে. কেন না দেখিন, আজি? আলিখ্যিতে গ্রীবা তার লতাগর্লি চারি ধার আছে শত বাহ্ব তুলি শত ফ্লহারে সাজি। দ্রে-বন হতে ছুটি আসিয়া প্রভাতবায় সে বয়ান না দেখিয়া শুনা বাতায়ন দিয়া প্রবেশি আঁধার গুহে করিতেছে হায় হায়! কত খন— কত খন— কত খন দ্রমি একা. গণিন্ব ফুলের দল, মাটিতে কাটিন্ব রেখা। কত খন-- কত খন-- গেল চলি কত খন--খনে খনে দেখি চাহি, তবু না পাইনু দেখা! ফিরিন, আলয়ম,খে, চলিন, আপন মনে, চলিতে চলিতে ধীরে ভুলে ভুলে ফিরে ফিরে বার বার এসে পডি সেই—সেই বাতায়নে! নিরাশ-আশার মোহে চেয়ে দেখি বার বার, শ্ন্য-শ্ন্য সব বাতায়ন অন্ধকার! ফ্লময় বাহ্য দিয়া আঁধারকে বুকে নিয়া আঁধারকে আলিপিয়া রয়েছে সে লতাগর্নি, তবু ফিরি ফিরি সেথা আসিলাম ভূলি ভূলি! তেমনি সকলি আছে— বাতায়ন ফুলে সাজি, দুলিছে তেমনি করি বাতাসে কুসুমরাজি! শুধু এ মনে আমার এক কথা বার বার এক স্বরে মাঝে মাঝে উঠিতেছে বাজি বাজি-"প্রতিদিন দেখি তারে, কেন না দেখিন, আজি? কেন না দেখিনা তারে, কেন না দেখিনা আজি?" অতিধীর পদক্ষেপে আলয়ে আসিন, ফিরি. শতবার আনমনে বলিলাম ধীরি ধীরি— "প্রতিদিন দেখি তারে, কেন না দেখিন, আজি?"

### চতুর্থ গান

কাল যবে দেখা হ'ল পথে যেতে যেতে চলি
মোরে হেরে আঁখি তার কেন গো পড়িল ঢলি?
অজানা পথিকে হেরি এত কি সরম হবে?
কি যেন গো কথা আছে, আটকিয়া রহিয়াছে!
আধ-মুদা দুটি আঁখি কি যেন রেখেছে ঢাকি,
খুলিলে আঁখির পাতা প্রকাশ তা হয় পাছে!
সরম না হয় যদি, এ ভাব কিসের তবে?
কাল তাই বোসে বোসে ভাবিয়াছি সারাক্ষণ,
স্বপনে দেখেছি তার ঢলৈ-পড়া দু-নয়ন!
প্রভাতে বসিয়া আজ ভাবিতেছি নিরিবিলি—
"মোরে হেরে আঁখি তার কেন গো পড়িল ঢলি?"

#### পণ্ডম গান

সত্য কি তাহারে ভালবাসি?
ভূলিন কি শুখ্ তার দেখে র্পরাশি?
স্বপনে জানি না তার হদর কেমন,
সহসা আপনা ভূলে— শুখ্ কি র্পসী ব'লে
জীবন্তপ্তলী-পদে বিসন্জিন্মন?

#### যণ্ঠ গান

মোর এ যে ভালবাসা রূপমোহ এ কি? ভাল কি বেসেছি শ্ব্যু তার মুখ দেখি? মাথেতে সোন্দর্য তার হেরিন, যথনি তথনি কি মন তার দেখিতে পাই নি? মধ্র মুখেতে তার আখি-দরপণে মনচ্ছায়া হেরিয়াছি কল্পনানয়নে! সেই সে মুখানি তার মধ্র-আকার বেড়াতেছে খেলাইয়া হৃদয়ে আমার! কত কথা কহিতেছে হরষে বিভোর. কত হাসি হাসিতেছে গলা ধরে মোর! কি করিয়া হাসে আর কি ক'রে সে কয়. কি ক'রে আদর করে ভালবাসাময়. মুখানি কেমন হয় মৃদ্ব অভিমানে, সকলি হদর মোর না জানিয়া জানে! ষেন তারে জানি কত বর্ষ অগণন. এ হদয়ে কিছু তার নহে গো নৃতন! মুখ দেখে শুধু ভাল বেসেছি কি তারে? মন তার দেখি নি কি মুখের মাঝারে?

#### সুত্র গান

দ্ব জনে মিলিয়া যদি শ্রমি গো বিপাশা-পারে!
কবিতা আমার যত স্থারৈ শ্বনাই তারে!
দোহে মিলি একপ্রাণ গাহিতেছি এক গান,
দ্ব জনের ভাবে ভাবে একেবারে গেছে মিশে,
দ্ব জনে দ্ব জন-পানে চেয়ে থাকি অনিমিষে,
দ্ব জনের আঁখি হতে দ্ব জনে মিদরা দিয়া
আসিবে অবশ হয়ে দোহার বিভল হিয়া!
মুখে কথা ফ্রিটবে না, আঁখিপাতা উঠিবে না,
আমার কাঁধের পরে নোয়াবে মাথাটি তার—
দ্ব জনে মিলিয়া যদি শ্রমি গো বিপাশা-পার!

অণ্টম গান

শ্বেছি-- শ্বেছি কি নাম তাহার--শ্নেছি-শ্নেছি তাহা! र्नालनी- र्नालनी- र्नालनी-কেমন মধ্র আহা! নলিনী-নলিনী-বাজিছে শ্রবণে বাজিছে প্রাণের গভীর ধাম! কভ আনমনে উঠিতেছে মুখে नीलनी-नीलनी-नीलनी नाम! বালার খেলার সখীরা তাহারে নলিনী বলিয়া ডাকে. স্বজনেরা তার নলিনী— নলিনী— নলিনী বলে গো তাকে! নামেতে কি যায় আসে? র্পেতে কি যায় আসে? হুদয় হুদয় দেখিবারে চায় যে যাহারে ভালবাসে! নলিনীর মত হদয় তাহার নলিনী যাহার নাম— কোমল— কোমল— কোমল অতি— যেমন কোমল নাম! যেমন কোমল তেমনি বিমল, তেমনি স্রভধাম!

নিলনীর মত হৃদয় তাহার নিলনী যাহার নাম!

### পঞ্জম সগ্ৰ

কানন

### রাচি

অনিল ললিতা। নলিনী ও স্থীগণ। বিজয় সুরেশ বিনোদ প্রমোদ অশোক নীরদ কাননের এক পাশে ললিতার প্রতি অনিলের গান

> বউ! কথা কও! সারাদিন বনে বনে ভ্রমেছি আপন মনে. **স**न्धाकात्न भ्रान्ज वड़— वडे, कथा क७! भाग ला. वकुल-छाटल नाकारत পल्लवजाटल পিক-সহ পিকবধ্ মুখে মুখ মিলায়ে দু জনেতে এক প্রাণ গাহিতেছে এক গান. রাশি রাশি স্বরস্থা বাতাসেরে বিলায়ে। সারাদিন তপনের কিরণেতে তাপিয়া সন্ধ্যাকালে নীডে ফিরে আসিয়াছে পাপিয়া। প্রিয়ারে না দেখি তার তালিতেছে স্বরধার অধীর বিলাপ তার লতাপাতা-ভিতরে. গালি সে আকুল ডাকে বসি অতি দূর-শাখে প্রাণের বিহগী তার "যাই যাই" উতরে। অতি উচ্চ শাখে উঠি দেখ লো কপোত দুটি মুখে মুখে কানে কানে কত কথা বলিছে. বুকে বুক মিলাইয়া চণ্ড্ৰপুট বুলাইয়া, কপোতী সে কপোতের আদরেতে গলিছে! এস প্রিয়ে, এস তবে মধ্যর—মধ্যর রবে জ্বড়াও প্রবণ মোর— বউ! কথা কও! যদি বড় হয় লাজ আমার বুকের মাঝ পাথার ভিতরে মুখ লুকাও তোমার! অতি ধীরে মৃদ্যু-মধ্যু, ব্যক্তের কাছেতে, বধ্যু, দ্যু-চারিটি কথা শুধু বল একবার!

[কিছুক্ষণ থামিয়া] তবে কি কবে না কথা, প্রোবে না আশা? ভাল ভাল. কোয়ো নাকো, মুখ ফিরাইয়া থাকো, ব্বিন্ব আমার 'পরে নাই ভালবাসা।

ললিতা। [ স্বগত ] কি কহিব কথা সখা? কহিতে না জানি! र्वाण्य नारे, क्यून नारी- य्यापेनाका वाणी। মনে কত ভাব যুঝে, হুদয় নিজে না বুঝে, প্রকাশ করিতে গিয়া কথা না যোগায়। হৃদয়ে যে ভাব উঠে হৃদয়ে মিলায়। তবে কি কহিব কথা—ভেবে নাহি পাই— কথা কহিবার, সখা, ক্ষমতা যে নাই!

কি এমন কথা কব ভাল যা লাগিবে তব? তুমি গো শুনাও মোরে কাহিনী বিরলে. এক মনে শানি আমি বাস পদতলে। মাথার উপর দিয়া তারাগালি যত একটি একটি করি হবে অস্তগত। শ্রান্ত তৃশ্তি নাহি জানি ও মুখের প্রতি বাণী ত্যিত প্রবণে মোর শূনিতে শূনিতে কখন প্রভাত হ'ল নারিব জানিতে। জান ত—জান ত, সখি, মান্বের মন?

অনিল।

যে কথা সে ভালবাসে শত শতবার তা সে ঘুরে ফিরে শ্রানবারে চায় প্রতিক্ষণ। জানি ভালবাস তুমি, ললিতা, আমারে---তবু, সখি, প্রতিক্ষণে বড় সাধ যায় মনে বাহিরে সে প্রেমের প্রকাশ দেখিবারে। দ্য-দিনে নীরব প্রেম হয় পারাতন। বিচিত্রতা নাহি তায়, প্রান্ত হয় মন। আদরতরঙ্গ-মালা নিয়ত যে করে খেলা. তাইতে দেখায় প্রেম নিয়ত-নতেন। নিত্য নব নব উঠি আদরের নাম নিয়ত নবীন রাখে প্রণয়ের ধাম। আদর প্রেমের, সখি, বরষার জল— না পেলে আদর-ধারা হয় সে যে বলহারা. ভূমে নুয়াইয়া পড়ে মুমূর্য্ব বিকল। ওকি বালা, কেন হেন কাতর নয়ানে এক দুণ্টে চেয়ে আছ ভূমিতল-পানে! হাসিতে হাসিতে, সখি, দুটা ক্ষান্ত কথা কহিন, তা'তেই মনে পেয়েছ কি ব্যথা?

ললিতা। স্বিগত । একা বসে ভাবিয়াছি কত— কতবার. কোন গুণ নাই মোর, কি হবে আমার? হা ললিতা! কি করিস্— দেখিস্ না চেয়ে? শ্ধ্ন দ্টা কথা হা-- রে- পারিস্না কহিবারে? দ্বটা আদরের কথা— ব্রন্থিহীন মেয়ে! एमित्रा ना— मुणे कथा किश्व ना व'ला. আদরের ধন তোর— প্রাণের সর্বাস্ব তোর হারায়- হারায় ব্রিঝ- যায় ব্রিঝ চলে। শুধা দুটা কথা তুই কহিলি না ব'লে! কি কহিবি? হা অবোধ, ভাবনা কি তায়! মুক্তকণ্ঠে বলু মন যা বলিতে চায়! মনের গোপন ধামে ভাকিস যে শত নামে সেই নাম মুখ ফুটে ডাক্রে তাহায়! একবার প্রাণ খুলে বল্ প্রাণেশ্বরে---'মোর প্রেম, চিল্তা, আশা সব তোমা-'পরে:

নিবেশিধ নিগাল ব'লে—নাথ—স্বামী—প্রভু, অসহায় অবলারে ত্যাজিও না কভু!' দিবস রজনী ভূলি বুকে তারে রাখ্ তুলি, 'ভালবাসি' 'ভালবাসি' বল্ শতবার, আলিজ্যনে বে'ধে বে'ধে হ্রদয় তাহার! কিন্তু লজ্জা?—দূর হ রে—লজ্জা, দূর হ রে— বিষময় বাহু তোর বাঁধি বাঁধি শত ডোর জীর্ণ করিয়াছে মোর মন স্তরে স্তরে! আর না— আর না লজ্জা— দূর হ এখন! চূর্ণ চূর্ণ ভেঙেগ আর ফেলিস না মন! শিথিল ক'রে দে তোর শতেক বন্ধন-ডোর, মুহুর্ত্তের তরে মুখ তুলি একবার-বন্ধনজন্জর মন শাধ্য রে মাহাত্ত ক্ষণ বাহিরে বাতাসে গিয়া বাঁচুক আবার! আজি শৃভদিনে ওকি অশ্রুবারিপাত? অগ্রজলে কাটাবে কি ফুলশ্য্যা-রাত?

অনিল।

্রকাননের অপর পাশ্বের্ব অভিমান করিয়া বিজয়ের প্রতি 1

নিলনী। মিছে বোলোনাকো মোরে ভালবাস ভালবাস!
নয়নেতে ঝরে বারি হুদয়ে হৃদয়ে হাস!
সারহীন—ভারহীন দৃটো লঘ্ফ কথা ব'লে—
হেসে দুটা মিণ্ট হাসি, দুই ফোঁটা অশ্রু ফেলে.
শ্ন্য রসিকতা করি দুই দণ্ড কাল হরি'
সরলহৃদয় চাহ লভিবারে অবহেলে!
অবশেষে আড়ালেতে কহ হাসি হাসি কত
রমণীর ক্ষুদ্র মন লঘ্ফ তৃণিটর মত!
ভালবাসা খেলা নয়, খেলেনা নহে গো হাদ,
নারী ব'লে মন তার দলিতে স্জে নি বিধি!
ভাল যদি বাস, তবে ভালবাস প্রাণপণে—
ক্ষুদ্র মনে ক'রে খেলা করিও না মোর সনে!
হুদয়ের অশ্রু ফেল দিবানিশি পদতলে,
মিছা হাসিও না হাসি—কথা কহিও না ছলে!

বিজয়।

কেন বালা, আমি ত লো দিনরাত্রি ভূলে অশ্র ঢালিয়াছি তব প্রেমতর্ম্লে. আজিও ত কিছ্ব তার হয় নিকো ফল, বার্থ হইয়াছে মোর এত অশ্র্জল!

নলিনী।

ওই যে স্বর্চি হোথায় আছে, যাই একবার তাহার কাছে!

[ দ্বে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া ]

দেখি নি এমন জৱালা!

হাত হতে খাস পড়েছে কোথায় বেল ফুলে গাঁথা বালা! [সহসা উপরে চাহিয়া]

ওই দেখ হোথা কামিনী-শাখায় ফ্রটেছে কামিনীগর্নি— পাতাগর্নল সাথে দ্ব-চারিটি, সথা, দাও-না আমারে তুলি!

বিজয়।

কি পাইব প্রেম্কার? প্রেম্কার?—মরি লাজে!

নলিনী। প্রস্ব

একটি কুস্ম যদি ঠাঁই পায়

আমার অলকমাঝে—
একটি কুস্ম নুয়ে পড়ে যদি
এ মোর কপোল-'পরে,
একটি পাপড়ি ছি'ড়ে পড়ে পায়ে
শাধ্য মাহাতের তরে,
ভূলে যদি রাখি একটি কুস্ম
রচিতে এ কপ্টহার—
ভার চেয়ে বল আছে ভাগ্যে তব

আর কিবা পরুক্রকার!

[বিজ্ঞারে ফুল তুলিয়া দেওন ও তাহা চরণে দলিয়া]

र्मालनी।

বিজয় ৷

এই তব প্রস্কার!
অন্ত্রহ করি এ চরণ দিয়া
ফ্লগ্নলি তব দিলাম দলিয়া,
এই তব প্রস্কার!
আহা! আমি যদি হতেম, সজনি,
একটি কুস্ম ওর—
ওই পদতলে দলিত হইয়া
ত্যজিতাম দেহ মোর!

[ গাছের দিকে চাহিয়া নলিনীর মৃদ্ধবরে গান ]

খেলা কর্—খেলা কর্—
তোরা কামিনী-কুস্মগ্রাল!
দেখ্, সমীরণ লতাকুঞ্জে গিয়া
কুস্মগ্রালর চিব্রুক ধরিয়া
ফিরায়ে এ ধার—ফিরায়ে ও ধার
দ্ইটি কপোল চুমে বার বার
মুখানি উঠায়ে তুলি!
তোরা খেলা কর্— তোরা খেলা কর্
কামিনী-কুস্মগ্রাল!
কভু পাতা-মাঝে ল্কা রে মুখ,
কভু বায়্-কাছে খুলে দে ব্ক—

মাথা নাড়ি নাড়ি নাচ্ কভু নাচ্
বায়্ব-কোলে দ্বলি দ্বলি!
দ্ব-দশ্ড বাঁচিবি— খেলা' তবে খেলা',
প্রতি নিমেষেই ফ্রাইছে বেলা,
বসন্তের কোলে খেলা-শ্রান্ত প্রাণ
ত্যোজিবি ভাবনা ভুলি!

অশোক।

[দ্রে হইতে দেখিয়া]
ওই যে হোথায় নলিনী রয়েছে
বিস বিজয়ের সাথে!
কত কাছাকাছি!— কত পাশপোশা!
হাত রাখি তার হাতে!
অসার হাদয়, লঘ্, হীন মন
কোন গুণ নাই যার—
শা্ধা ধন দেখে বিকাবি, নলিনী,
তারে দেহ আপনার?
কতবার, প্রেম, যাস্ পলাইয়া
ভয়ে ফ্লডোর দেখি—
ধনের সোনার শিকল হেরিয়া
আজ ধরা দিলি একি?

স্কুরেশ।

খ্বিজয়া খ্বিজয়া পাই না দেখিতে
নালনী কোথায় আছে।
ওই যে হোথায় লতাকুঞ্জতলে
বিসয়া বিজয়-কাছে!
কি ভয় হদয়! জানি গো নিশ্চয়
সে আমারে ভালবাসে,
মন তার আছে আমারি কাছেতে
থাকুক সে যার পাশে!

বিনোদ।

কথা শ্নে তার—ভাব দেখে তার
কতবার ভাবি মনে—
নালনী আমার— আমারেই ব্নিঝ
ভালবাসে সংগোপনে!
সত্য হয় যদি আহা!
সে আশ্বাসবাণী, সে হাসি মধ্র,
সত্য যদি হয় তাহা!

नीव्रप्त ।

কে আমার সংশয় মিটায়!
কে বলি দিবে সে ভাল বাসে কি আমায়?
তার প্রতি দ্ভিট হাসি তুলিছে তরণ্গরাশি
এক মুহুর্ত্তের শান্তি কে দিবে গো হায়!
পারি নে পারি নে আর বহিতে সংশয়ভার,
চরণে ধরিয়া তার শ্বাইব গিয়া,
হদয়ের এ সংশয় দিব মিটাইয়া!
কিন্তু এ সংশয়ও ভাল, পাছে গো সত্যের আলো

ভাঙ্গে এ সাধের স্বংন বড় ভয় গণি—
হানে এ আশার শিরে দার্ণ অশনি!

আঁধার শাখা উজল করি.

[নলিনীর নিকট হইতে বিজয়ের দুরে গমন, ও নলিনীর নিকটে গিয়া প্রমোদের গান]

হরিত পাতা ঘোমটা পরি বিজন বনে, মালতীবালা, আছিস কেন ফুটিয়া? শ্রনাতে তোরে মনের বাথা শ্রনিতে তোর মনের কথা পাগল হয়ে মধ্প কভু আসে না হেথা ছুটিয়া! মলয় তব প্রণয়-আশে দ্রমে না হেথা আকুল শ্বাসে. পায় না চাঁদ দেখিতে তোর সরমে-মাখা মুখানি! শিয়রে তোর বসিয়া থাকি মধুর স্বরে বনের পাখী লভিয়া তোর সূরভিশ্বাস যায় না তোরে বাথানি! [হাসিয়া] শ্রনিয়া ধীরে মালতীবালা কহিল কথা স্বভি-ঢালা,--'আঁধার বনে আছি গো ভাল. অধিক আশা রাখি না! তোদের চিনি চতুর অলি, মনো-ভুলানো বচন বলি ফুলের মন হরিয়া লয়ে রাখিয়া যাস যাতনা! অবলা মোরা কুসুমবালা

ে অশোকের নিকটে গিয়া অশোক, হোথায় দুরে কেন তুমি দাঁডাইয়া এক ধার?

মরিব শেষে শক্তায়ে!

সহিব মিছা মনের জনলা
চিরটি কাল, তাহার চেয়ে
রহিব হেথা লন্কায়ে!
আধার বনে রূপের হাসি
ঢালিব সদা স্বাভিরাশি,
আধার এই বনের কোলে

নলিনী।

কত দিন হ'ল আমার কাছেতে আস নি ত একবার! ভূলেছ যে প্রেম, ভূলেছ যে মোরে, তোমার কি দোষ আছে? এ মুখ আমার এ রুপ আমার প্রাতন হইয়াছে? ভाष, त्रथा, ভाष, श्रिम ना थाकिल আসিতে নাই কি কাছে? যেচে প্রেম কভু পাওয়া নাহি যায়, বৃশ্বত্ত্বে কি দোষ আছে? যদি সারাদিন রহিয়া তোমার প্রাণের র্পসী-সাথে কোনো সন্ধ্যাবেলা মুহ্নর্ত্তের তরে অবকাশ পাও হাতে, আমাদের যেন পড়ে গো স্মরণে— এসো একবার তবে! দ্ব-চারিটা গান গাব সবে মিলি म्द्र-हात्रिया कथा श्रव!

অশোক। [ স্বগত ] পাষাণে বাঁধিয়া মন মনে করি যতবার কাছে তার যাবনাকো মুখ দেখিব না আর, তার মুখ হতে তিল আঁখি ফিরায়েছি যবে— দ্রে যেতে এক পদ শ্বধ্ব বাড়ায়েছি সবে, অমনি সে কাছে ঢ'লে দু একটি কথা ব'লে পাষাণ প্রতিজ্ঞা মোর ধ্লিসাৎ করিয়াছে! শন্ধন্ দন্টি কথা ব'লে, একবার এসে কাছে! জানি না কি শ্ধ্ সে গো মন ভোলাবার কথা? সে হাসি—সে মিল্ট হাসি—নিদার্ণ কপটতা? জানে জানে সব জানে— তব্ মন নাহি মানে, প্রতিবার ঘ্ররে ফিরে তব্তু সে যায় তথা। জেনে শ্বনে তব্ব তার ভাল লাগে কপটতা, সেই মিষ্ট হাসি, সেই মন ভূলাবার কথা! যবে ভুলাবার তরে কপট আদর করে, মোর মুখপানে চেয়ে গাহে প্রণয়ের গীত, সাধ করে মন যেন হতে চায় প্রতারিত! হা হ্রদয়! লঘ্ব, নীচ, হীন—হীন অতি— খেলেনার 'পরে তোর এতই আরতি? কখনো না—কখনো না— হোক যা হবার, এই যে ফিরান, মুখ ফিরিব না আর! ধিক্—ধিক্—শিশ্ব-হৃদি! ধিক্ ধিক্ তোরে— লজ্জার পাথারে আর ডুবাস্ নে মোরে! কপট রমণী এক, অধম, চপল, নিশ্বি, হুদরহীন, অসার দ্বলি—

দুৰ্বেল হাতে সে তার যেথা ইচ্ছা সেই ধার টলাইয়ে নুয়াইবে এ মোর হৃদয়? তৃণ-- শুৰুক প্ৰ এক-- দুৰ্ব লতা-ময় ? কাঁদাইবে. হাসাইবে— দুরে যেতে নাহি দিবে— নিশ্বাসে উড়ায়ে দেবে প্রতিজ্ঞা আমার! ইচ্ছা. সাধ. চিন্তা. আশা— দ্বঃখ, সূখ, ভালবাসা সমস্ত রাখিবে চাপি পদতলে তার! শিক্তি— পশ্র সম— বাঁধিবে গলায় মম. মহেৰে নহিবে শক্তি মাথা তুলিবার-ধূলিতে পড়িবে লুটি এ মাথা আমার! হা হদয়, কি করিলি? তই কি উন্মাদ হলি? সমস্ত সংসার তুই দিলি বিসম্জন! ধন, মান, যশ, আশা— স্থাদের ভালবাসা, ল্যটিতে শুধু কি এক নারীর চরণ? নিশ্বাসে প্রশ্বাসে তার উঠিতে পড়িতে? কাদিতে হাসিতে তার কটাক্ষে ইণ্সিতে? খেলেনা হইতে তার দ্রুকি-হাসির? কেন এত গোল গ'লে! শ্বং রপে আছে ব'লে? ক্ষণস্থায়ী জড়র প গঠিত মাটির! কুণ্ডিত-কুণ্তল তার, আরম্ভ কপোল, স্ফৌর্ঘ নয়ন তার কটাক্ষ বিলোল. তাই কি ত্যজিলি তুই সমস্ত সংসার? জীবনের উদ্দেশ্য করিলি ছারখার? সমস্ত জগৎ হাসে ধিক ধিক বলি---প্রতিক্ষণে আত্মণলানি উঠে জর্মাল জর্মাল-তবু তার পদতলে লুটাইবি গিয়া শুধু তার আঁখি দুটি সুদীর্ঘ বলিয়া? কি মদিরা আছে, বালা, নয়নে তোমার! ফেলেছ বিহত্তল করি হদয় আমার! ফিরাও ফিরাও আঁখি— পাতা দিয়া ফেল ঢাকি— হৃদয়েরে দূরে যেতে দাও একবার! করেছি দার্ণ পণ করিবারে পলায়ন. নিষ্ঠ্যর মধ্যর বাক্যে ফিরায়ো না আর! ও অনল হতে সাধ দূরে থাকিবার— ফিরায়ো না মোরে, সখি, ফিরায়ো না আর!

### ষষ্ঠ সগ

### কবি ও মুরলা

উन्মापिनी, कल्लानिनी- कमू अक नियातिशी কবি। শিলা হতে শিলাশ্তরে ল্রাটিয়া ল্রাটিয়া, নেচে নেচে, অটুহেসে. ফেনময় মুক্তকেশে প্রশান্ত হদের কোলে পড়ে ঝাঁপাইয়া! শাধা মাহার্ভের তরে তিল বিচলিত করে সে প্রশানত সলিলের শাধ্য এক পাশ--উনমত্ত কোলাহল অধীর তরংগদল ম.হ.তেরি মাঝে সব পায় লো বিনাশ! দেখ, সখি, গ্রেমাঝে দেখ গো চাহিয়া, নাচ, গান, বাদ্য হাসি— আমোদ কল্লোলরাখি---নিশীথপ্রশান্তি-মাঝে পডিছে ঝাঁপিয়া! আলোকে আলোকে গৃহ উঠেছে মাতিয়া, স্ফটিকে স্ফটিকে আলো নাচে বিদ্যুতিয়া, শত রমণীর পদ পড়ে তালে তালে। চরণের আভরণ নেচে নেচে প্রতিক্ষণ শত আলোকের বাণ হানে এককালে. ম্চিছ্যা পড়িছে আলো হীরকে হীরকে! শতকৃষ্ণ আখিতারা হানিছে আলোকধারা-শত হৃদে পড়ে গিয়া ঝলকে ঝলকে! চারি দিকে ছুটিতেছে আলোকের বাণ. চারি দিকে উঠিতেছে হাসি বাদ্য গান। কিন্তু হেথা চেয়ে দেখ কি শান্ত যামিনী! কি শুদ্র জোছনা ভায়! কি শান্ত বহিছে বায়! কেমন ঘুমনত আছে প্রশানত তটিনী! বল, সখি, প্রণিমা কি আমোদের রাত? এস তবে দুই জনে বসি হেথা এক সনে করি আপনার মনে রজনী প্রভাত।

#### গাত

নীরব রজনী দেখ মণ্ন জোছনায়।
ধীরে ধীরে অতিধীরে— অতিধীরে গাও গো!
ঘ্নাঘোরময় গান বিভাবরী গায়,
রজনীর কণ্ঠ-সাথে স্কুণ্ঠ মিলাও গো!
নিশীথের স্নীরব শিশিরের সম,
নিশীথের স্নীরব সমীরের সম,
নিশীথের স্নীরব জোছনা সমান
অতি— অতি— অতিধীরে কর স্থি গান!
নিশার কুহক-বলে নীরবতাসিশ্বতলে

মণন হয়ে ঘুমাইছে বিশ্ব চরাচর— প্রশাশ্ত সাগরে হেন তরঙগ না তুলে যেন অধীর-উচ্ছ্রাস-ময় সংগীতের স্বর! তটিনী কি শান্ত আছে! ঘুমাইয়া পড়িয়াছে বাতাসের মৃদ্বহৃত-পরশে এমনি, ভুলে যদি ঘুমে ঘুমে তটের চরণ চুমে সে চুম্বনধরনি শর্নে চমকে আপনি! তাই বলি অতি ধীরে—অতি ধীরে গাও গো, রজনীর কণ্ঠ-সাথে স্কণ্ঠ মিলাও গো!

[ম্রলার প্রতি]

ম্রলা।

কবি ፣

মুরলা। কবি।

কেন লো মলিন, সখি, মুখানি তোমার? কাছে এস, মোর পাশে বোসো একবার! কেন, সখি, বল্মোরে, যথনি দেখেছি তোরে মাটি-পানে নত দুটি বিষয় নয়ান! আননের দুই পাশ অবন্ধ কুন্তলরাশ— কর্ণ ও মুখখানি বড়, সখি, স্লান! সত্য শ্লান কি গো, কবি, এ মুখ আমার? নিশীথবাতাস লাগি মনে কত উঠে জাগি নিস্তব্ধ জোছনারাতে ভাবনার ভার! [ স্বগত ] আহা কি কর্ণ, স্থা, হৃদয় তোমার! কবি গো! বুক যে যায়— ভেপে যায়, ফেটে যায়— অশ্রুজল র্বিধবারে পারিনাক আর! পারি নে-পারি নে সখা, পারি নে গো আর! ভেণ্গে বুঝি ফেলে তারা মর্মকারাগার! একবার পায়ে ধরে কে'দে নিই প্রাণ ভরে— একবার শাুধা, কবি, শাুধাু একবার! যুঝিছে বুকের মাঝে শত অশ্রুধার! একটি প্রাণের কথা রয়েছে গোপনে, বলিব বলিব তোরে করিতেছি মনে! আজ জোছনার রাতে বিপাশার তীরে কাছে আয়, সে কথাটি বলি ধীরে ধীরে! কি কথা সে? বল কবি! করহ প্রকাশ! কে জানে উঠেছে হৃদে কিসের উচ্ছনস! খেলিছে মর্মের মাঝে অধীর উল্লাস!

> অথচ, উল্লাস সেই স্কুমার হেন, শিশিরের বাষ্প দিয়ে গঠিত সে যেন! হৃদয়ে উঠেছে যেন বন্যা জোছনার, মধ্র অশাণ্ডিময় হৃদয় আমার। স্ক্র আবরণ, গাঁথা সন্ধ্যামেঘস্তরে, পড়িয়াছে যেন মোর নয়নের 'পরে! কিছ্য যেন দেখেও দেখে না আঁখিন্বয়,

সকলি অস্ফাট, যেন সন্ধ্যাবর্ণময়! শোন্বলি, মারলা লো, আরো আয় কাছে— শা্ন্য এ হৃদয় মোর ভাল বাসিয়াছে!

भ्रत्तला। ভाলবাসে? कारत कवि? कारत मथा? कारत?

কবি। মধ্র নলিনী-সম নলিনী বালারে!

ম্বলা। নিলনী? নিলনী স্থা! নিলনী বালারে? কবি মোর! স্থা মোর! ভালবাস তারে?

কবি। হাঁম্রলা, সেই নলিনী বালারে, তারে তুমি জান না কি?

এমন মধ্রে মুখভাব তার? এমন মধ্র আঁথি!

এত রাশি রাশি খেলাইছে হাসি হৃদয়ের নিরালায়—

নয়ন অধর ভাসাইয়া দিরা উথলি পড়িয়া যায়!

ষে দিকে সে চায় হাসিময় চোখে হাসি উঠে চারি ধার,

বে দিকে সে বার— আঁধার মনুছিরা চলে জ্যোতি-ছারা তার!

তার সে-নয়ন-নিঝর হইতে হাসি সংখ্যরাশি ঝরি,

এই হৃদয়ের আকাশ পাতাল রেখেছে জোছনা করি!

ম্রলা। [ স্বগত ] দেবি গো কর্বামরী, কোথা পাই ঠাঁই মা গো— কোথা গিয়ে কাঁদি! দুৰ্ব্ব ল এ মন দে মা পাষাণেতে বাঁধি!

[প্রকাশ্যে] আহা, কবি, তাই হোক্— সুখে তুমি থাক।
এ নব প্রণয়ে মন পূর্ণ করে রাখ!
নয়নের জল তব কিছুতে মোছে নি,
হুদয়-অভাব তব কিছুতে ঘোচে নি—
আজ, কবি, ভালবেসে সুখী যদি হও শেষে,
আজ যদি থামে তব নয়নের ধার,
দেবতা গো, তাই করো! চিরজক্ম সুখী করো

কবিরে আমার, বাল্য-সখারে আমার।
কবি। মৃছ অশ্রুজল, সখি, কে'দো না অমন—
যে হাসির কিরণেতে প্র্ণ হ'ল মন
একেলা বিজনে বসি কবিরে তোমার
কাদিতে দেখিতে, সখি, হবে নাক আর!
আজ হতে মিলাবে না হাসি এ অধরে,
বিষম হবে না মৃখ মৃহুত্তের তরে।
আর সখি, আর তবে, কাছে আর মোর—
মৃছাইয়া দিই আহা অশ্রুজল তোর!

ম্রলা। অপ্র ম্ছায়ো না আর— বহুক যা বহিবার—
এখনি আপনা হতে থামিবে উচ্ছন্স!
এ অপ্র ম্ছাতে, কবি, কিসের প্রয়াস!
কর্দ্র হদয়ের কত কর্দ্র স্থ দুখ
আপনি সে জাগি উঠে— আপনি শ্কায় ফ্টে,
চেয়েও দেখে না কেহ উঠ্ক-পড়্ক!
এস স্থা, ওই কাঁধে রাখি এই ম্খ
একে একে স্ব কথা কহ গো আমারে—
বড় ভাল বাস কি সে নলিনী বালারে?

কবি। শুধ্ যদি বলি, সখি, ভাল বাসি তায়
এ মনের কথা যেন তাহে না ফ্রার।
ভালবাসা ভালবাসা সবাই ত কয়,
ভালবাসা কথা যেন ছেলেখেলাময়!
প্রতি কাজে প্রতি পলে সবাই যে কথা বলে
তাহে যেন মোর প্রেম প্রকাশ না হয়!
মনে হয় যেন, সখি, এত ভালবাসা
কেহ কারে বাসে নাই কারো মনে আসে নাই—
প্রকাশিতে নারে তাহা মান্যের ভাষা!

ম্রলা। তাই হোক, ভাল তারে বাস প্রাণপণে!
তারে ছাড়া আর কিছ্ন না থাকুক মনে!

কবি। সে আমার ভালবাসা যদি না প্রায়!

যেই প্রেম-আশা লয়ে রয়েছি উপ্মন্ত হয়ে,
বিশ্ব দেখি হাস্যময় যাহার মায়ায়,
যদি সখি, ফিরে নাহি পাই ভালাবাসা—
মিয়মাণ হয়ে পড়ে সেই প্রেম-আশা—
মাম্বর্ আশার সেই গ্রেম্ দেহভার
সমস্ত জগং-ময় বহিয়া বেড়াতে হয়—
প্রাণ্ত হদি দিবানিশি করে হাহাকার!
অস্কথ আশার সেই মাম্ব্-নিশ্বাসে
যদি এ হদয় হয় শ্না মর্ভ্মিময়,
হদয়ের সব বৃত্তি শাকাইয়া আসে—
দিনরাতি মাত ভার করিয়া বহন
মিয়য়াণ হয়ে যদি পড়ে এই মন!

মুরলা। ও কথা বোলো না, কবি, ভেবোনাক আর;
নিশ্চর হইবে প্র প্রথ প্রথ বানার।
কি-জানি-কি-ভাবময় ওই তব মুখ—
ওই তব সুধাময়— প্রেময়য়— স্ক্মার— স্কোমল— কর্ণ ও মুখ—
হাসি আর অশ্রজলে মাখানো ও মুখ—
রাখিতে প্রাণের কাছে এমন কে নারী আছে
পেতে না দিবেক তার প্রেমময় বুক!

শত ভাব উথলিছে ওই আঁখি দিয়া, শত চাঁদ ওই খানে আছে ঘুমাইয়া---মুছাইতে ও মধ্বর নয়নের ধার কোন্নারী দিবেনাক আঁচল তাহার! মধ্ময় তব গান দিবারাত করি পান ঘুমাইয়া পাড়বে সে হৃদয়ে তোমার। বিস ওই পদম্লে মুশ্ধ আঁখিপাতা তুলে দিন রাত্রি চেয়ে রবে ওই ম্খপানে স্যম্থী ফ্ল-সম অবাক নয়ানে! হেন ভাগ্যবতী নারী কে আছে ধরায় যেজন কবির প্রেম না চাহিয়া পায়! [স্বগত] মুরলা রে, কোন আশা প্রিল না তোর— কাঁদ্ তুই অভাগিনী এ জীবন-ভোর! এ জনমে তোর অগ্র মুছাবে না কেহ, এ জনমে ফ্রটিবে না তোর প্রেম স্নেহ! কেহ শানিবে না আর তোর মম্মব্যথা, ভালবেসে তোর বুকে রাখিবে না মাথা! বড় যদি প্রাশ্ত হয়ে পড়ে তোর মন কেহ নাহি কহিবারে আশ্বাসবচন! মাতৃহারা শিশ্ব-মত কে'দে কে'দে অবিরত পথের ধ্লার পরে পড়িবি ঘ্মায়ে--একটি স্নেহের নেত্র দেখিবে না চেয়ে?

[নলিনীর প্রবেশ]

[দ্রে হইতে] কবি।

পূর্ণিমার্পিণী বালা! কোথা যাও, কোথা যাও! একবার এই দিকে মুখানি তুলিয়া চাও! কি আনন্দ ঢেলেছে যে, কি তরঞা তুলেছ যে আমার হৃদয়মাঝে একবার দেখে যাও! দিবানিশি চায়, বালা, অধীর ব্যাকুল মন ও হাসি-সম্ভূ-মাঝে করে আত্মবিসর্জন! হেরি ওই হাসিময় মধ্ময় মুখপানে উন্মত্ত অধীর হাদি তিল দ্র নাহি মানে— চায়, অতি কাছে গিয়া ওই হাত দুটি ধরি অচেতনে কাটাইয়া দেয় দিবা বিভাবরী! একটি চেতনা শ্ব্ধ্ব জাগি রবে অনিবার— সে চেতনা তুমি-ময়— ওই মিণ্ট হাসি-ময়— ওই স্থাম্খ-ময়- কিছ্ - কিছ্ নহে আর! আমার এ লঘ্-পাখা কল্পনার মেঘগালি তোমার প্রতিমা, বালা, মাথায় লয়েছে তুলি-তোমার চরণ-জ্যোতি পড়িয়া সে মেঘ-'পরে শত শত ইন্দ্রধনা রচিয়াছে থরে থরে!

তোমার প্রতিমা লয়ে কিরণে-কিরণে-ভরা উড়েছে কম্পনা, কোথা ফেলিয়ে রেখেছে ধরা! হরিত-আসন-'পরে নন্দনবনের কাছে ফুলবাস পান করি বসণত ঘুমায়ে আছে, ঘ্মনত সে বসন্তের কুস্মিত কোল-'পরে তোমারে কল্পনারাণী বসায়েছে সমাদরে— চারি দিকে জইফরল চারি দিকে বেলফরল— ঘিরে ঘিরে রহিয়াছে অজন্র কুস্মকুল, শাখা হতে নুয়ে প'ড়ে পরশিয়া এলো চুল শতেক মালতীকলি হেসে হেসে ঢলাঢলি, কপালে মারিছে উকি, কপোলে পড়িছে ঝাকি ওই মুখ দেখিবারে কৌত্হলে সমাকুল, অজস্র গোলাপ-রাশি পড়িয়া চরণতলে না জানি কি মনোদ্বে আকুল শিশিরজলে! তোমার প্রতিমা লয়ে কম্পনা এমনি করি খেলাইয়া বেড়াইছে, নাহি দিবা বিভাবরী— কভু বা তারার মাঝে কভু বা ফ্লের 'পরে কভু বা ঊষার কোলে কভু সন্ধ্যামেঘদতরে; কত ভাবে দেখিতেছে, কত ছবি আঁকিতেছে— প্রফাল-আনন কভু হরষের হাসি-মাখা, অভিমান-নত আখি কভু অগ্রাজলে ঢাকা। কাছে এস, কাছে এস, একবার মূখ দেখি— তোল গো নলিনীবালা, হাসিভারে নত আঁখি! মর্ম্মভেদী আশা এক ল্কানো হদয়তলে, ওই হাতে হাত দিয়ে প্রাণে প্রাণে মিশাইয়ে বসন্তের বায়, সেবি কুস্মের পরিমলে নীরব জোছনা রাতে বিপাশা তটিনীতীরে ফুলপথ মাড়াইয়া দোহে বেড়াইব ধীরে! আকাশে হাসিবে চাঁদ, নয়নে লাগিবে ঘোর, ঘুমময় জাগরণে করিব রজনী ভোর! আহা সে কি হয় সুখ! কল্পনায় ভাবি মনে বিহৰল আখির পাতা মুদে আসে দ্ব-নয়নে! [স্বগত] হদয় রে!

মুরলা।

এ সংসারে আর কেন রয়েছি আমরা?
তুচ্ছ হতে তুচ্ছ আমাদেরো তরে আজ
তিলমাত্র স্থান কি রে রাখিয়াছে ধরা
এখনো কি আমাদের ফ্রায় নি কাজ?
হৃদয় রে! হৃদয় রে! ওরে দৃশ্ব মন!
আমাদের তরে ধরা হয় নি স্কুন!

কবি। ম্রলা লো! চেয়ে দেখ্— চেয়ে দেখ্ হোথা! বল্ দেখি এত হাসি এত মিণ্ট স্ধারাশি হেন মুখ হেন আঁখি দেখেছিস্ কোথা? ম্রলা। এমন স্করে আহা কভু দেখি নাই—
কবির প্রেমের যোগ্য আর কিবা চাই!
কবিতার উৎস-সম ও নয়ন হতে
ঝারিবে কবিতা তব হাদে শত-স্লোতে!
হাসিময় সৌন্দর্যের কিরণ-পরশে
বিহজ্ম-হাদি তব গাহিবে হরষে—
মধ্র সজ্গীতে বিশ্ব করিবে শ্লাবন!
স্থে থাকো প্র্থ মনে, ভালবাসো প্রাণপ্রে

প্রেমযোগ্য নারী যবে পেয়েছ এমন!
[স্বগত] কেন এত অশ্রু আজি করি বরিষণ
কেন রে কিসের দৃখ? কেন এত ফাটে বৃক?
কিসের যল্তণা মর্ম্ম করিছে দংশন?
কখনো ত কবির অম্ল্য ভালবাসা
অভাগিনী মনে মনে করি নাই আশা!
জানিতাম চিরদিন, র্পহীন, গ্ণহীন,

তুচ্ছ ম্রলার এই ক্ষর্ত ভালবাসা প্রাতে নারিবে তাঁর প্রণয়পিপাসা; মোরে ভালবেসে কবি স্থা হইবে না; তব্ আজ কিসের গো, কিসের যাতনা! আজ কবি ম্ছেছেন অগ্রবারিধার, বহুদিনকার আশা প্রেছে তাঁহার!

আহা কবি, সনুখে থাকো— আর কিছন চাই নাকো, এই মনুছিলাম অশ্রন, আর কাঁদিব না, কিসের যাতনা মোর, কিসের ভাবনা!

কবি। ওই দেখ্, ফ্ল তুলে আঁচলটি ভার, কামিনীর শাখা লয়ে ওই দেখ্ ভয়ে ভয়ে

অতি যত্নে রাখিয়াছে নোয়াইয়া ধরি,
পাছে কুসনুমের দল ভূ'রে পড়ে ঝরি!
ওই দেখ্—উচ্চ শাখে ফর্টিয়াছে ফ্ল,
তুলিবার তরে আহা কতই আকুল!
কিছনুতে তুলিতে নারে কত চেণ্টা করি,

শাখাটি ধরিয়া শেষে নাড়িছে মধ্র রোষে, কুস্ম শতধা হোরে পড়িতেছে ঝরি; বিফল হইয়া শেষে সখীদের কোলে

ওই দেখ্ হেনে হেনে পড়িতেছে ঢলে!

ম্রলা। [ স্বাগত ]

আমি যদি হইতাম হাস্যোক্সাসময়!
নিক্রিণী, বরষার নবােচ্ছ্রাসময়!
হরষেতে হেসে হেসে কবির কাছেতে এসে
ডুবাতেম ভালবেসে আদরে আদরে!
যদি কভু দেখিতাম মৃহ্তের তরে
বিষাদ ছাইছে পাখা কবির অধ্বর,

হাসিয়া কত-না হাসি-- ঢালিয়া সংগীতরাশি. মৃদ্ধ অভিমান করি, মৃদ্ধ রোষভরে— মৃদ্ধ হেসে মৃদ্ধ কে'দে—বাহনতে বাহনতে বে'ধে দিতেম বিষাদভার সব দ্রে করে! কিন্তু আমি অভাগিনী ছেলেবেলা হতে এ গুম্ভীর মুখে মম অন্ধকার ছায়া-সম রহিয়াছি সতত কবির সাথে সাথে! আমি লতা গ্রুভার মেলি শাখা অন্ধকার হেন ঘন আলিজ্যনে কর্মোছ বেল্টন. উন্নত মাথায় তাঁর পড়িতে দিই না আর চাঁদের হাসির আলো, রবির কিরণ! হা মুরলা, মুরলা রে— এমনি করেই হা রে হারালি—হারালি বৃঝি ভালবাসা ধন! বুক, ফেটে যা রে, অগ্র কর্ বরিষণ— কবি তোর অশ্র-ধার দেখিতে পাবে না আর, যে কিরণে আছে ডুবি তাঁহার নয়ন! দুৰ্বল -- দুৰ্বল হাদ! আবার! আবার! আবার ফেলিস্ তুই অশ্রবারিধার? আবার আবার কেন হৃদয়দ্যারে হেন পাষাণে পাষাণে গাঁথা— কে যেন হানিছে মাথা, কে যেন উন্মাদ-সম করে হাহাকার— সমস্ত হৃদয়ময় ছুটিয়া আমার। থাম্ থাম্, থাম্ হদি, মোছ্ অশ্বার! কবি যদি সুখী হয় কি ভাবনা আর! আহা কবি, সুখী হও! তুমি কবি সুখী হও! আমি কে সামান্য নারী?— কি দৃঃখ আমার! তুমি যদি সুখী হও কি দুঃখ আমার! ও চাঁদের কলজ্বও হতে নাহি পারি এত ক্ষান্ত হতে ক্ষান্ত, তুচ্ছ আমি নারী!

চপলার প্রবেশ ও গান ]
সিখ, ভাবনা কাহারে বলে?
সিখ, যাতনা কাহারে বলে?
তোমরা যে বল দিবস রজনী
ভালবাসা ভালবাসা,
সিখ, ভালবাসা কারে কয়?
সে কি কেবলি যাতনাময়?
তাহে কেবলি চোখের জল?
তাহে কেবলি দুখের শ্বাস?
লোকে তবে করে কি স্থের তরে
এমন দুখের আশ?
জীবনের খেলা খেলিছে বিধাতা,

আমরা তাহার খেলেনা. আমাদের কিবা সংখ! আমাদের কিবা দুখ! সুখি. স্থি. আমাদের কিবা যাতনা! তোমাদের চোখে হেরিলে সলিল ব্যথা বড় বাজে ব্কে— তব্ ত, সজনি, ব্রিতে পারি নে কাদ যে কিসের দ্বখে! আমার চোখেতে সকলি শোভন--সকলি নবীন—সকলি বিমল— স্ক্রনীল আকাশ, শ্যামল কানন, বিশদ জোছনা, কুস্ম কোমল, সকলি আমারি মত! কেবলি হাসে. কেবলি গায়. হাসিয়া খেলিয়া মরিতে চায়. ना जात्न रवनन, ना जात्न रतामन, না জানে সাধের যাতনা যত! ফ্লে সে হাসিতে হাসিতে ঝরে. জোছনা হাসিয়া মিলায়ে যায়. হাসিতে হাসিতে আলোকসাগরে আকাশের তারা তেয়াগে কায়! আমার মতন সুখী কে আছে! আয় সথি, আয় আমার কাছে! সুখী হৃদয়ের সুখের গান শ্বনিয়া তোদের জ্বড়াবে প্রাণ, প্রতিদিন যদি কাঁদিবি কেবল একদিন নয় হাসিবি তোরা. একদিন নয় বিষাদ ভলিয়া সকলে মিলিয়া গাহিব মোরা!

ম্রলার প্রতি ]
এই যে আমার সখীর অধরে
ফ্টেছে মৃদ্ল হাসি,
আয়, সখি, মোরা দ্কেনে মিলিয়া
ললিতারে দেখে আসি।
মালতী সেথায়—মাধবী সেথায়,
সখীরা এসেছে সবে,
এতখনে সেথা ফাটিছে আকাশ
কমলার হাসি-রবে।
চল্ সখি, চল্ তবে।

মবুরলা।

# সম্ভন্ন সগ্ৰ

### অনিল লালতা

অনিল।

[ গাহিতে গাহিতে ]

কাছে তার যাই যদি কত যেন পায় নিধি,
তব্ হরষের হাসি ফ্টে ফ্টে ফ্টে না!
কখনো বা মৃদ্ হেসে আদর করিতে এসে
সহসা সরমে বাধে, মন উঠে উঠে না!
রোষের ছলনা করি দ্রের যাই, চাই ফিরি,
চরণ বারণ তরে উঠে উঠে উঠে না;
কাতর নিশ্বাস ফেলি, আকুল নয়ন মেলি
চাহি থাকে, লাজ-বাঁধ তব্ টুটে টুটে না!
যথন ঘ্নায়ে থাকি ম্খপানে মেলি আঁখি
চাহি থাকে, দেখি দেখি সাধ যেন মিটে না!
সহসা উঠিলে জাগি, তথন কিসের লাগি
সরমেতে ম'রে গিয়ে কথা যেন ফ্টে না!
লাজমিয়! তোর চেয়ে দেখি নি লাজ্ক মেয়ে,
প্রেমবিরষার স্লোতে লাজ তব্ টুটে না!

ললিতা।

[ স্বগত ]

পাষাণে বাঁধিয়া মন আজ করেছিন, পণ কাছে যাব—কথা কব—যাচব আদর আজ ! ওরে মন, ওরে মন, কার কাছে তার লাজ ? আপনার চেয়ে যারে করেছিস্ আপনার তার কাছে বল্ দেখি কিসের শরম আর? ফুল তুলিবার ছলে ওই যে ললিতা আসে,

আনল।

ফ্ল পুলবার ছলে ওহ বে লালতা আসে,
মনে মনে জানা আছে এলেই আমার কাছে
অমনি হাতটি ধরি বসাব আমার পাশে।
অন্য দিক-পানে আমি চাহিয়া রহিব আজ,
দেখিব কেমন করি কোথা তার থাকে লাজ?

ললিতা।

ফ্লেল তুলিতে তুলিতে ]
নাহয় বিসন্ কাছে—কি তাহাতে দোষ আছে?
বিসব নাথের পাশে তাহাতে কি আসে যায়?
আর, লজ্জা—লজ্জা নয়—লজ্জারে করিব জয়—
নাহয় বিসন্ কাছে কিসের শরম তায়!
কোথা লজ্জা—লজ্জা কোথা? এই ত বিসন্ হেখা—
এই ত করিন্ জয়, এই ত বিসন্ কাছে—
বিসব নাথের পাশে কি তাহাতে দোষ আছে?
এখনো—এখনো মোরে দেখিতে পান নি তবে—
তবে কি গো আরো কাছে—আরো কাছে যেতে হবে?
আর নয়—আরো কাছে যাইব কেমন করে?
হেথা তবে বসে থাকি, মালাগালি গেথে রাখি,

এখনি ভাবনা ভাগ্গি দেখিতে পাইবে মোরে! যদিবা দেখিতে পায় কি তবে করিবে মনে? যদি গো ব্যঝিতে পারে দেখিতে এসেছি তারে, মিছে মালা-গাঁথা ছলে বসে আছি এইখানে? এই যে ললিতা হোথা-ফুরালো কি মালা গাঁথা? আরেকট্র কাছে এসে নাহয় গাঁথিতে মালা! এই হেথা কাছে আয়-কিসের শরম তায়? কেমন গাঁথিলি ফুল একবার দেখি বালা! আদ্রিণী-- আদ্রিণী-- দেখি হাতথানি তোর! এমনি করিয়া সখি বাঁধ লো হৃদয় মোর! একবার দেখি সখি, কাছে আন্ মুখখানি-এমনি করিয়া রাখ্ বুকের মাঝারে আনি! কেন, লাজ এত কেন- আঁখি দুটি নত কেন? কি করেছি? একটি শুধু চুম্বন বইত নয়! আরেকটি এই লও— আরেকটি এই লও— আর নর করিব না বড় যদি লাজ হর! নাহর কুণ্ডল দিয়ে ঢেকে দিই মুখখানি! দেখিতে আনন তোর ওই চন্দ্র ভাবে-ভোর এক দুন্টে চেয়ে, সখি, রয়েছে অবাক মানি! ওই দেখ তারাগর্লি সহস্র নয়ন খুলি ওই মুখটির তরে খাজিছে সমস্ত ধরা, উচিত কি হয় সখি তাদের নিরাশ করা? নয়নে নয়ন রাখি একবার মেল আঁখি. মিশাও কপোলে মোর ললিত কপোল তব: কথা কও কানে কানে, মৃদু, প্রণয়ের গানে জাগাও ঘুমনত হদে সুখন্বান নব নব! মনে আছে সেই রাত্রে কত সাধনার পরে একটি সংগীত, সখি, গিয়াছিলে গাহিবারে— আরম্ভ করেই সবে অমনি থামালে গীত. নিজের কণ্ঠের স্বরে নিজে হয়ে সচ্চিত্র! সেই আরম্ভের কথা এখনো রয়েছে কানে. সেই আরম্ভের সূর এখনো বাজিছে প্রাণে! সে আরুভ শেষ, বালা, আজিকে করিতে চাই! বড কি হতেছে লাজ? ভাল সখি কাজ নাই! [ স্বগত ] কি কহিব ? বড়, সখা, মনে মনে পাই বাথা, না জানি গাহিতে গান, না জানি কহিতে কথা! কত আজ বেছে বেছে তলেছি কস্ম-ভার. কতখন হতে আজ ভেবেছি ভূলিয়া লাজ নিশ্চয় এ ফালগালি দিব তাঁরে উপহার! হাতটি এগিয়ে আজ গিয়েছিন, কতবার, অমনি পিছায়ে হাত লইয়াছি শতৰার:

সহস্র হউক লাজ, এ কুস্মগ্রাল আজ

লালিতা।

অনিল।

নিশ্চয় দিব গো তাঁরে না হবে অনাথা তার! কিন্ত কি বলিয়া দিব? কি কথা বলিতে হবে? বলিব কি- 'ফালগালি যতনে এনেছি তলি যদি গো গলায় পর' মালা গে'থে দিই তবে'? ছি ছি গো বলি কি করে—সরমে যে যাব ম'রে— নাইবা বলিন, কিছা, শাধ্য দিই উপহার, দিই তবে? দিই তবে? দিই তবে এইবার? দূর হোক্, কি করিব? বড় যে গো লভ্জা করে। থাক্ গো এখন থাক্- দিব আরেকট্ব পরে! কি হয়েছে? দিতে কি লো চাস্ফ্ল-উপহার? দে-না লো গলায় গে'থে, কিসের শরম তার? একটি দাও ত সখি. পরাই তোমার চলে. আর দুটি দাও সখি, পরাইব কর্ণ-মূলে। মোরে দাও সবগালি গাঁথিব ফালের বালা, গলায় দুলায়ে দিব গাঁথিয়া চাঁপার মালা: আসন রচিয়া দিব দিয়ে শত শতদল, তা হ'লে কি দিবি মোরে— বল্ সখি, বল্ বল্— যতগর্নি ফ্রল গাঁথি যত তার দল আছে ততেক চুম্বন আমি লইব তোমার কাছে, যত দিন না পারিবি শুরিতে চুম্বন-ধার এ ভজে রহিবি বন্ধ এই বক্ষকারাগার! দিবানিশি সঞ্জনি লো রেখে দেব চোখে চোখে, বল্ তবে—ফ্লসাজে সাজায়ে দেব কি তোকে? বলিবি না? ভাল সখি দুইটি চুস্বন দাও--নাহয় একটি দিও, মহার্ঘ হল কি তাও? [ স্বগত ]

ললিতা।

অনিল।

আরেকটি বার, সখা, কর গো চুন্বন মোরে—
আরেকটি বার, সখা, রাখ গো বুকেতে ধরে!
জান আমি মুখ ফুটে শরমে বলিতে নারি,
তাই কি সহিতে হবে? এত শাস্তি সখা তারি?
আদরে হদয়ে যদি রাখ এ মাথাটি মোর,
আদরে হুম গো যদি অখির পাতাটি মোর,
তাহাতে আমার, সখা, অসাধ কি হতে পারে?
তবে কেন ব্যথা দিতে শুধাইছ বারে বারে?
আকুল ব্যাকুল হাদ মিলিবারে তব পাশে
শতবার ধার, সখা, শতবার ফিরে আসে!
দীন আপনারে হেরে এমন সে লাজ পার
তোমার কাছেতে সখা সম্কোচে না যেতে চায়,
সখা, তারে ডেকে নাও— তুমি তারে ডেকে নাও—
তোমারি সে মুখ চেয়ে দাঁড়াইয়া একধার,
একটু আদর পেলে স্বর্গ হাতে পাবে তার!

অনিল।

ডুবিছে চতুথী চাদ বিপাশার নীরে, আয় সখি, আয় মোরা ঘরে যাই ফিরে। আঁধারে কানন-পথ দেখা নাহি যায়. আর তবে আরো কাছে— আরো কাছে আয়। হাতখানি রাখ্ মোর হাতের উপর, প্রাণ্ড যদি হোস্মোর কাঁধে দিস্ভর। দেখিস্, বাধে না যেন চরণ লতায়— আঁচল না ছি'ড়ে যায় গাছের কাঁটায়! চমকি উঠিলি কেন? কিছু নাই ভয়-বাতাসের শব্দ শুধু, আর কিছু নয়! এই দিকে পথ, বালা, এই দিকে আয়, বাম পাশে বিপাশার স্লোত বহে যায়। প্রাণিত কি হতেছে বোধ? লজ্জা কেন প্রিয়ে? বেল্টন কর না মোর স্কন্ধ বাহা দিয়ে! কিসের তরাস এত—ও কি বালা ও কি? করিয়া পড়েছে শা্ধা শাুষ্ক পর সখি! ওই গেল গেল চাঁদ, ওই ডোবে ভোবে— এकरें काष्ट्रनादतथा এখনো যেতেছে দেখা. আর নাই— আর নাই— ওই গেল ডবে!

# অভ্য সগ

মুরলা ও চপলা

চপলা। দেখ্, সখি মোর, সত্য কহি তোরে প্রাণে বড় ব্যথা বাজে—
চপলার কেহ সখী নাই হেথা
এত বালিকার মাঝে!
তোদের ও মুখ হেরিলে মলিন
হদয় কাঁদিয়া উঠে,
আকুল হইয়া শুখাবার তরে
তাড়াতাড়ি আসি ছুটে।
শতবার করে শুখাই তোদের,
কথা না কহিস্ তব্—
ভাবিস চপলা অবোধ বালিকা
কিছু সে বুঝে না কভু!
চোখের জলের কাহিনী বুঝে না,

পড়িতে পারে না প্রাণের লিখন দ্বথের স্বথের ভাষা! ভাল, সখি, ভাল, নাইবা বুঝিল তাহাতে কি যায় আসে? **চপলা कि ग्रंथ, शांत्रिएटरे** जात्न, কাদিতে কি জানে না সে? ম্রলা আমার, তোরে আমি এত ভালবাসি প্রাণ ভ'রে---তব্ব একদিন তোর তরে, সখি, কাঁদিতে দিবি নে মোরে? চপলাটি মোর, হাসিরাশি মোর, মুরলা। আমার প্রাণের সখি! নিজের হৃদয় নিজেই বৃঝি না, অপরে তা ব্ঝাব কি? যাহাদের সাথে আমি সাথে রই সকলেই সুখী তারা— তবে কেন আমি একেলা বসিয়া ফেলি এ নয়নধারা? সকলেই যদি সুখে থাকে. সখি, আমি থাকিব না কেন? প্রমোদ তেয়াগি বিজনে আসিয়া কেন বা কাঁদিব হেন? নিজের মনেরে বুঝান, কতই. কিছাই না পেনা সাড়া— ম্রলার কথা শা্ধাসা নৈ আর. ম্রলা জগত-ছাড়া! এত দিনে দেখি কবির অধরে চপলা। হরষ্কিরণ জনলে---যেন আঁথি তার ডুবিয়া গিয়াছে স্থের স্বপনতলে! জোছনা উদিলে কুস্মকাননে একেলা ভ্রমিয়া ফিরে, ভাবে-মাতোয়ারা আপনার মনে গান গাহে ধীরে ধীরে। নয়নে অধরে মলয়-আকুল বসন্ত বিরাজ করে, মধ্র অথচ উদাস হরষ ঘ্নায় ম্বের 'পরে! হেন ভাব কেন হেরি লো তাহার শ্বধাইব তোর কাছে। বড়ই সে স্থে আছে।

চপলা, সখি লো, দেখেছিস তারে? মারলা। বড় কি সে সুখে আছে? কেমনে ব্ৰিগলি বল্ ভাহা বল্ বল্ সখি মোর কাছে! বড় কি সে সুখে আছে? হাঁলো, সখি, হাঁলো—শোন্বলি তোরে-চপলা। আয়, সখি, মোর পাশে--কবি আমাদের নলিনীবালারে মনে মনে ভালবাসে। সত্য কহি তোরে, নলিনীরে বড় ভাল নাহি লাগে মোর— শানিয়াছি নাকি পাষাণ হতেও মন তার স্কুকেঠার! সে কি কথা বালা! মুখখানি তার মারলা। নহে কি মধ্র অতি? নয়নে কি তার দিবস রজনী খেলে না মধ্র জ্যোতি? শুনেছি সে জ্যোতি আলেয়ার চেয়ে চপলা। কপট, চপল নাকি--পথিকের পথ ভূলাবারি তরে জনলি উঠে থাকি থাকি! শ্বনেছি সে বালা সারাটি জীবন চডিয়া পাষাণরথে চাকায় দলিয়া চলিবারে চায় হৃদয়-বিছানো পথে! শ্বনেছি সে নাকি একটি একটি হৃদয় গণিয়া রাখে---কি কুখনে, আহা, কবি আমাদের ভাল বাসিয়াছে তাকে! চপলা, চপলা, পায়ে ধরি তোর, মারলা। ক'স্নে অমন করে। তুই লো বালিকা হৃদয় তাহার চিনিবি কেমন করে? কে জানে, সজনি, ব্যবিতে পারি নে চপলা। কেন যে হইল হেন---তাহারে হেরিলে মুখ ফিরাইতে সাধ যায় মোর যেন? সেদিন যখন দেখিন, নলিনী

> বসিয়া কবির সাথে, শরমের বেশে লাজহীন হাসি, খেলিছে আঁখির পাতে,

দেখিন, কপোল ঢাকিয়া তাহার অলক পড়েছে ঝুলি, আঁচলেতে গাঁঠ বাঁধি শতবার শতবার ফেলে খুলি, কে জানে আমার ভাল না লাগিল চলে এনা ত্বরা করে---কপট শরম দেখিলে, সজনি, শরমেতে যাই ম'রে! মুরলা আমার, অমন করিয়া কেন লো রহিলি বসি! দেখিতে দেখিতে মলিন হইয়া এসেছে ও ম্থণশী! ভাবিস্নে, সখি, কমলা করেছে কাল মোর কাছে এসে পাষাণহদয়া নলিনীও নাকি ভালবাসে কবিরে সে। শ্বেছি নলিনী কবিরে দেখিতে নদীতীরে যায় নাকি। কবিরে দেখিলে ঢ'লে পড়ে তার অন্রাগ-নত আখি। নলিনীবালারে ভালবেসে যদি কবি মোর সূথে থাকে তাহা হলে, সখি, বল্দেখি মোরে কেন না বাসিবে তাকে? মোরা তাহা লয়ে ভাবি কেন এত? চপলা লো, আমরা কে?

মূরুলা।

চপলার গান

যে ভাল বাস্কু — সে ভাল বাস্কু —
সজনি লো, আমরা কে!
দীনহীন এই হদর মোদের
কাছেও কি কেহ ডাকে?
তবে কেন বল ভেবে মরি মোরা
কে কাহারে ভালবাসে,
আমাদের কিবা আসে যার বল
কেবা কাঁদে, কেবা হাসে!
আমাদের মন কেহই চাহে না,
তবে মনখানি লুকান' থাক্,
প্রাণের ভিতরে ঢাকিয়া রাখ্।
যদি, সখি, কেহ ভূলে
মনখানি লয় তুলে,
উলটি-পালটি দু-দণ্ড ধরিয়া

পর্থ করিয়া দেখিতে চায়,
তথনি ধ্বলিতে ছইড়িয়া ফেলিবে
নিদার্ণ উপেথায়!
কাজ কি লো, মন লবকান' থাক্,
প্রাণের ভিতরে ঢাকিয়া রাখ্।
হাসিয়া খেলিয়া ভাবনা ভুলিয়া
হরষে প্রমোদে মাতিয়া থাক্!

# নবম সগ্ৰ

নলিনী ও স্থাগ্ৰ

নলিনী।

[গাহিতে গাহিতে] কি হল আমার? বুঝি বা সজনি হৃদ্য হারিয়েছি! প্রভাতকিরণে সকাল বেলাতে মন লয়ে সখি গেছিন, খেলাতে. মন কডাইতে, মন ছডাইতে, মনের মাঝারে খেলি বেড়াইতে, মন-ফুল দলি চলি বেড়াইতে— সহসা, সজনি, চেতনা পাইয়া সহসা, সজনি, দেখিন, চাহিয়া রাশি রাশি ভাঙ্গা হৃদয়মাঝারে হৃদয় হারিয়েছি! পথের মাঝেতে খেলাতে খেলাতে হৃদয় হারিয়েছি! যদি কেহ, সখি, দলিয়া যায়! তার 'পর দিয়া চলিয়া যায়! শ্বকায়ে পড়িবে, ছি'ড়িয়া পড়িবে-দলগালি তার ঝরিয়া পড়িবে, যদি কেহ, সখি, দলিয়া যায়! আমার কুস্মুম-কোমল হৃদয় কখনো সহে নি রবির কর. আমার মনের কামিনী-পাপড়ি সহে নি ভ্রমরচরণ-ভর! চিরদিন সখি বাতাসে খেলিত. জোছনা-আলোকে নয়ন মেলিত. হাসিপরিমলে অধর ভরিয়া লোহিত রেণ্র সি'দ্রর পরিয়া ভ্রমরে ভাকিত হাসিতে হাসিতে---

কাছে এলে তারে দিত না বসিতে-

সহসা আজ সে হৃদয় আমার
কোথায় হারিয়েছি!
এখনো যদি গো খ্লিয়া পাই
এখনো তাহারে কুড়ায়ে আনি—
এখনো তাহারে দলে নাই কেহ,
আমার সাধের কুস্মখানি।
এখনো, সজনি, একটি পাপড়ি
ঝরে নি তাহার জানি লো জানি।
শা্ধ্ব হারায়েছে, খ্লিয়া পাইলে
এখনি তাহারে কুড়ায়ে আনি।
হয়া কর্ তবে, হয়া কর্ তোরা,
হদয় খ্লিতে যাই—
শা্কাবার আগে ছি'ড়বার আগে
হদয় আমার চাই!

[সখীদের প্রতি] বিপাশাতীরের পথে, সথি, আয় আয়, ত্বরা করে আয়! জানিসু কি. সখি, নদীতীরে কবি কথন বেড়াতে যায়? জানিস্ত, সখি, পথের ধারেতে একটি অশোক আছে. বনলতা কত ফুলে ফুলে ভরা উঠিয়াছে সেই গাছে— সেই খানে, সখি, সেই গাছতলে বসিয়া থাকিতে হবে। সেই পথ দিয়া যাইবে ত কবি? আয় পুরা করে তবে। বল্দিখি তোরা হল কি আমার! যথন কবির স্মুথে থাকি একটিও কথা পারি নে বলিতে. পারি নে তুলিতে আনত আঁখি! কতবার, সখি, করিয়াছি মনে পরিহাস করি কহিব কথা— নিদার্ণ হাসি হাসিয়া হাসিয়া হৃদয়ে হৃদয়ে দিব গো ব্যথা. কৃষ্ণ-হীরা সম কৃষ্ণ আঁখি-তারা আঁধার-আগার হতে আলো-ধারা হানিবে হেথায়, হানিবে হোথায় আকুলিয়া দশ দিশ— মুরছিয়া তার পড়িবেক মন, ম্দিয়া আসিবে অবশ নয়ন,

যতই ঢালিব এ অধর হতে
মিষ্ট সন্ধাময় বিষ!
কিন্তু কি করে সে চেয়ে থাকে, সখি,
না জানি নয়নে কি আছে জ্যোতি!
এমন সে গান গায় ধীরে ধীরে,
কথা কয়, সখি, মৃদ্লে অতি—
মন্থেতে আমার কথা নাহি ফন্টে,
চাহিতে পারি নে আখির পানে,
হাসির লহরী খেলে না অধরে,
নয়নে তড়িং নাহিক হানে!
আয় ত্বরা করে— বেলা হয়ে এল,
অস্তাচলে যায় রবি,
পথের ধারেতে বিস রব' মোরা
সেই পথে যাবে কবি!

## দশ্ম সগ্ৰ

## ম্রকা

যার কোন রূপ নাই, যার কোন গুণ নাই, তব্ৰুও যে হতভাগ্য ভালবাসে মনে. দুই দিন বে'চে থাকে. কেহ নাহি জানে তাকে. **ভाলবাসে, দृঃখ সহে, মরে গো** বিজনে। ক্ষুদ্র তৃণফুল এক জন্মে অন্ধকারে, দুই দন্ড বে'চে থাকে কীটের আগার: শুকায়ে পড়ে সে নিজ কাঁটার মাঝারে. নিজেরি কাঁটার মাঝে সমাধি তাহার। কি কথা কোস্রে তুই অকৃতজ্ঞ মন! ন্দেহময় দয়াময় কবি সে আমার, এই তৃণফুলেরে কি করে নি যতন? এরেও কি রাখে নাই হৃদরে তাহার? ছেলেবেলা হতে মোরে রেখেছেন পাশে। যখনি প্রিত মন নব গীতোচ্ছবাসে আমারেই তাড়াতাড়ি শুনাতেন তিনি. এত তার ছিল সংগী আছিল সংগ্রনী! এত যে পাইন, তাঁরে কি পারিন, দিতে? মুরলার যাহা কিছু ছিল-ভালবাসা-ক্ষুদ্র এই হৃদয়ের সুখ দুঃখ আশা! একট্র পারি নি তাঁরে সাশ্বনা করিতে,

মুছাই নি এক বিন্দু নয়নের ধার-যাহা কিছু সাধ্য ছিল করেছি আমার! আমি যদি না হতেম বাল্যসখী তাঁর, নালনীবালারে যাদ পেতেন সাজানী, করিতে হত না তাঁরে এত হাহাকার— কতই না সুখী আহা হতেন গো তিনি! বিধাতা! বিধাতা! যদি তাই গো করিতে! ম্রলা জামল কেন নালনী থাকিতে! এখনো কেন গো তার হয় না মরণ? এ সংসারে ম্রলারে কার প্রয়োজন? ওই আসিছেন কবি!--এস কবি!--এস কবি! একবার অতি কাছে এস মুরলার! তুমি যবে কাছে থাক কবি গো আমার--আপনারে ভুলে যাই— ওই মুখপানে চাই তোমা ছাড়া কিছ, মনে নাহি থাকে আর! তুমি যবে দ্রে থাক, কবি গো, তখন আপনারি ক্ষ্ম দ্বঃখে থাকি অচেতন! বড় যে দুৰ্বল দীন মুরলা তোমার! যুঝিতে মনের সাথে পারে না সে আর! थ्यका ना, थ्यका ना म्रांत थ्यका ना का श्रजू, ম্রলারে ত্যাগ করে যেও না গো কভু! প্রাণ্ড ক্লাণ্ড অতি দীন— বলহীন রম্ভহীন ধ্লায় ল্বিণ্ঠত এই অতি ক্ষ্দ্ৰ প্ৰাণ, তোমার মনের ছায়ে দেহ এরে স্থান! আমারে লুকায়ে রাখ প্রসারিয়া পাখা, তোমারি বুকের কাছে রব আমি ঢাকা! নহিলে দুৰ্বল এই দীন অসহায় পথ হারাইয়া কোথা ভ্রমিয়া বেড়ায়? তুমি, কবি, ছিলে নাকো—একেলা বিজনে নিজ হাতে বাস হেথা **দঃখের কণ্টকল**তা রোপিতেছিলাম, কবি, আপনারি মনে। তাই নিয়ে অন্কেণ যেন আদরের ধন আত্মদাহী কল্পনায় খেলায়েছি কত, যতনে ঢেলেছি তায় অশ্র্যারা শত, এবে প্রতি মলে তার হৃদয়ের চারি ধার দংশে শত বাহা মেলি বৃশ্চিকের মত! তুমি, সখা, এস কাছে— মরিতেছি জর্বল— ও চরণ দিয়ে কবি ফেল সব দলি— প্রতি শাখা—প্রতি পত্ন—প্রতি মূল তার! এস কবি বল দাও— এ হৃদয়ে বল দাও— আর কভু বিষিব না অশ্রুবারিধার!

[কবির প্রবেশ]

কবি।

সকাল হইতে, মারলা সথি লো. খুজিয়া বেডাই তোরে. বড়ই অধীর-হরুষে আমার হাদয় গিয়েছে ভরে। পারি নে রাখিতে প্রাণের উচ্ছনাস. আকুল ব্যাকুল করিতে প্রকাশ, অধীর হইয়া সকাল হইতে খুজিয়া বেডাই তোরে। তোরে না কহিলে হৃদয়ের কথা মন শাণিত নাহি মানে: কেন. সথি. তই ব'সে রয়েছিস একা একা এই খানে? দেখ, সখি, আজ গিয়েছিন, আমি প্রমোদকাননে তার. গাছের ছায়াতে আপনার মনে বর্সোছন, একধার।---ম্রলা, হেথায় অন্ধকার ঘোর, দেখিতে পাই নে মুখখানি তোর, এত অন্ধকার ভাল নাহি লাগে. ওই খানে যাই উঠে। ওখানে পড়েছে রবির কিরণ, সমুখে সরসী হাসিছে কেমন. গাছের উপরে শাখা শাখা ভরে वकुल तरस्र एक क्रार्ट । এই খানে আয়, এই খানে বোস্! শোন সথি তার পরে— গাছের তলায় ছিলাম বসিয়া মগন ভাবনা-ভরে। গীতম্বর শানি চমকি উঠিনা, শহনিন্ মধ্র বাঁশরী বাজে। গীতের কাবনে আকাশ পাতাল ডুবিয়া গেল গো নিমেষমাঝে। আকাশব্যাপিনী জোছনার, সথি, মরমে মরমে পশিল গান! প্রথবী-ডুবান' জোছনারে, সখি, ডুবায়ে দিল সে মধ্র তান! একটি একটি করি কথা তার পশিতে লাগিল শ্রবণে যত. শোণিত লাগিল উঠিতে পড়িতে, হৃদয় হইল পাগল-মত।

একটি একটি একটি করিয়া গাঁথিতে লাগিন, কথা. গান গাওয়া তার ফুরাল' যখন ফুরাল' আমার গাঁথা। মুরলা, সখি লো, বল্ দেখি মোরে কি গান গাহিতেছিল মধ্যুস্বরে বিশ্ব করি বিমোহিত! আমারি রচিত—আমারি রচিত— আমারি রচিত গীত! মুরলা, সখি লো, বল্ দেখি মোরে কে গান গাহিতেছিল মধ্যুস্বরে উনমাদ করি মন! আমারি নলিনী— আমারি নলিনী— আমারি হাদর্যন। স্থি, মোর সেই মনের কথা, স্থি, মোর সেই গানের কথা, দিয়াছে মাজিয়া তার স্বর দিয়া— প্রতি কথা তার উঠে উজলিয়া মেঘে রবিকর যথা। শ্বনিবি কি গান গাহিতেছিল সে অমাতমধার রবে? শোন মন দিয়ে তবে।

#### গান

কে তুমি গো খ্লিয়াছ স্বর্গের দ্য়ার?
ঢালিতেছ এত স্থ, ভেঙেগ গেল—গেল ব্ক—
যেন এত স্থ হদে ধরে না গো আর!
তোমার সৌন্দর্যভারে দ্বর্বল হদয় হা রে
অভিভূত হয়ে যেন পড়েছে আমার!
এস তবে হদয়েতে, রেখেছি আসন পেতে—
ঘ্নাও এ হদয়ের সকল আঁধার!
তোমার চরণে দিন্ প্রেম-উপহার—
না যদি চাও গো দিতে প্রতিদান তার,
নাই বা দিলে তা বালা, থাক' হদি করি আলা,
হদয়ে থাকুক্ জেগে সৌন্দর্য্য তোমার!

# একাদশ সগ

অনিল

অনিল।

কিছুই ত হল না! সেই সব—সেই সব— সেই হাহাকাররব. সেই অশ্রেবারিধারা, হৃদয়বেদনা! কিছুতে মনের মাঝে শান্তি নাহি পাই. কিছুই না পাইলাম যাহা-কিছু চাই! ভাল ত গো বাসিলাম—ভালবাসা পাইলাম. এখনো ত ভালবাসি— তবুও কি নাই! তব্যুও কেন রে হাদি শিশ্যর মতন দিবানিশি নিরজনে করিছে রোদন! মনোমত হয় নি বা যা কিছু পেয়েছে. সকলেরি মাঝে বুঝি অভাব রয়েছে! আশ মিটাইয়া বুঝি ভালবাসি নাই. ভালবাসা পাই নি বা যতখানি চাই! ষেন লো যাহার তরে মন বাগ্র আছে অশরীরী ছায়া তার দাঁড়াইয়া কাছে: দুই বাহু বাড়াইয়া করি প্রাণপণ তাডাতাডি ছুটে গিয়ে করি আলিৎগন-ছায়া শুখু-ছায়া শুখু হুদর না পূরে-তা চেয়ে রহে না কেন শত ক্রোশ দূরে? আমার এ ঊশ্ধর্শবাসে পিপাসিত মন নাহি অনুভবে তার হদয়স্পন্দন। মন চায় হাতে তার রাখি মোর হাত বকে তার মাথা রাখি করি অশ্রপাত! সেই ত ধরিন, হাত বুকে মাথা রাখি. দৃঢ় আলিপান তারে করি থাকি থাকি--কিন্তু এ কি হল দায়, এ কিসের মায়া? কিছ্ম না ছ‡ইতে পাই, ছায়া সব ছায়া! তাই ভাবি, মন মোর যা কিছু, পেয়েছে সকলেরি মাঝে বুঝি অভাব রয়েছে! ত্ষিত হৃদয় চায় ভালবাসা যত ললিতা ফিরায়ে বুঝি দেয় নাকো তত! আমি চাই এক সুরে দুই হুদি বাজে, আবরণ নাহি রয় দুজনার মাঝে! সম্ভ চাহিয়া থাকে আকাশের পানে. আকাশ সমুদ্রে চায় অবাক্ নয়ানে, তেমনি দোঁহার হাদি হেরিবে দোঁহায়---পড়িবে উভের ছায়া উভয়ের গায়। কিন্তু কেন, ললিতার এত কেন লাজ!

এত কেন ব্যবধান দুজনার মাঝ? মিলিবার তরে যাই হইয়া অধীর. মাঝেতে কেন রে হেন লোহের প্রাচীর? আমি যাই তাড়াতাড়ি করিতে আদর. তারে হেরে উল্লাসেতে নাচে গো অন্তর. মিলিবারে অন্ধ্পথে সে আসে না ছুটে— তার মুখে একটিও কথা নাহি ফুটে! জানি গো ললিতা মোরে ভালবাসে মনে যাতে আমি ভাল থাকি করে প্রাণপণে— কিম্তু তাহে কিছুতেই তৃশ্ত নহে প্ৰাণ! দুজনার মাঝে কেন এত ব্যবধান? যেমন নিজের কাছে লাজ নাহি থাকে তেমনিই মনে কেন করে না আমাকে? কিছুই গো হল না! সেই সব, সেই সব— সেই হাহাকাররব সেই অশ্রবারিধারা হৃদয়বেদনা!

[ললিতার প্রবেশ]

निन्छ।

কেন গো বিষয় হেরি নাথের বদন? না জেনে কি দোষ কিছু করেছি এমন? একবার কাছে গিয়ে ধরি দুটি হাত শ্বধাব কি-- 'হয়েছে কি? অবোধ ললিতা সে কি না বুঝে হৃদয়ে তব দিয়েছে আঘাত?' সেদিন ত শুধালেন নাথ যবে আসি 'একবার বলু ত রে ভাল কি বাসিস মোরে?' ম্ভকণ্ঠে বলেছিন্ 'নাথ, ভালবাসি!' একেবারে সব লজ্জা দিন্য বিসজ্জন, বুকে তাঁর মুখ রেখে করেছি রোদন— कांनित्र कर्टाष्ट कथा, जानार्त्राष्ट्र नव वाथा যত কথা রুম্ধ ছিল মরমতলেতে, এত দিন বলি বলি পারি নি বলিতে! সেদিন ত কোন লজ্জা ছিল নাকো আর. কিম্তু গো আবার কেন উদিল আবার! হেথায় দাঁড়ায়ে আমি রহি এক ধারে--এখনি দেখিতে নাথ পাবেন আমারে! ডাকিলেই কাছে গিয়ে সব লজ্জা বিসন্জির একেবারে পায়ে ধরে কে'দে গিয়ে কব, 'বল নাথ কি করেছি? কি হয়েছে তব?' এমন বিষয় হয়ে বসে আছি হেথা তব্ও সে দ্রে আছে— তব্ সে এল না কাছে, তব্যুত্ত সে শুধালে না একটিত কথা!

অনিল।

পাষাণ বক্তেতে গড়া এ লজ্জা তাহার

প্রেমবরিষার নদী ভাণিগতে নারিল যদি,
দয়াতেও ভাণিগবে না হেরি অগ্রহ্মার?
লগ্জার একাধিপত্য যে নিন্ঠার মনে,
প্রেম দয়া যে হদয়ে বাস করে ভয়ে ভয়ে,
চরণে শৃত্থল বাঁধা লগ্জার শাসনে—
অনিল, কি করিবি রে লয়ে হেন মন?
ত্ই চাস মুখে তোর হেরিলে বিষাদ ঘোর
অগ্রহ্জলে অগ্রহ্জল করিবে বর্ষণ!
কত না আদরে তোর মাছাবে নয়ন!
তুই কি চাস রে হেন পাষাণমারতি
দ্রে দাঁড়াইয়া রবে— একটি কথা না কবে,
সান্থনার তরে যবে তুই বাগ্র অতি?
হায় রে অদ্ভা মোর, কিছাই হল না—
সেই সব, সেই সব— সেই হাহাকাররব
সেই অগ্র্বারিধারা হদয়বেদনা!

[অনিলের বেগে প্রস্থান

### ললিতা।

### [ ন্বগত ]

নয়নে আঁধার হেরি, ম্ররিছে সংসার,

মা গো মা—কোথায় মা গো—পারি নে মা আর! [বৃক্ষতলৈ বসিয়া পড়িয়া] গেলে তবে গেলে চলি নিষ্ঠ্র— নিষ্ঠ্র— ললিতা যে এক ধারে দাঁডায়ে রয়েছে হা রে একট্ম আদর-তরে হয়ে তৃষাতুর! কথন্ ভাকিবে ব'লে আছে মুখ চেয়ে, একট্ব ইণ্গিতে পায়ে পড়িত গো ধেয়ে--দেখেও, দেখেও তারে গেলে গো চলিয়া? একবার ভাকিলে না ললিতা বলিয়া? দোষ কি করেছি কিছ, স্থা গো আমার? তার লাগি কেন না করিলে তিরস্কার? একবার চাহিলে না. ফিরেও গো দেখিলে না. এমন কি অপরাধ পারি করিবারে? তবে কেন, কেন, নাথ, বল নি আমারে? যদি সখা, পায়ে ধ'রে শত-শতবার ক'রে শা্ধাই গো, বলিবে কি, কি দোষ করেছি? অভাগিনী যদি, নাথ, যদি ম'রে যাই---মরণশয্যায় শুয়ে শেষ ডিক্ষা চাই, চরণদুখানি ধুয়ে শেষ অগ্রহজলে. দ্বখিনী ললিতা তব কে'দে কে'দে বলে, তব্ত কি ফিরিবে না? তব্ত কি চাহিবে না? তব্ৰুও কি বলিবে না কি দোষ করেছি! তব্ব কি সখা তুমি যাইবে চলিয়া? একবার ডাকিবে না 'ললিতা' বলিয়া?

### দ্বাদশ সগ্ৰ

নলিনী বিজয় বিনোদ প্রমোদ অশোক স্বরেশ নীরদ ও অনিল যাইতে বলিছ বালা. কোথা যাব আর? স,রেশ। দিণিবদিক হারাইয়া, ও রূপ-অনলে গিয়া এ পতৎগ পাথা দ্বটি প্রড়ায়েছে তার! র্পসী, ক্ষমতা আর নাই উড়িবার! র্প কিছ্ মোর না যদি থাকিত र्मालनी । বড় হইতাম সুখী, দেখিতাম যত পত্তা তোমরা আসিতে কি লোভ দেখি! র্প-র্প-র্প-পোড়া র্প ছাড়া আর কিছু মোর নাই? তোমাদের মত পতপোর দল চারি দিকে ঘিরে করে কোলাহল, দিবস রজনী করে জ্বালাতন ঝাঁপায়ে পড়ে গো, না মানে বারণ---পোড়া রূপ থেকে এই যদি হল হেন রূপ নাহি চাই! হেন কেহ নাই হায় भार्यः ভालवास्य नीलनीवालास्त আর কিছু নাহি চায়!

> [অশোকের প্রতি] এই যে অশোক! ওই দেখ সথা---দিবে কি আমারে দিবে কি তুলে বক্ষ হতে মোর ফুল উড়ে গিয়ে পড়েছে তোমার চরণম্লে! যদি স্থা ওটি রাখিতে চাও তোমারি কাছেতে রাখিয়া দাও— দ্বদশ্ডেই ওটি যাইবে শ্বকায়ে, শুকায়ে গেলেই দিও গো ফেলে! যতখন ওটি নাহি পড়ে ঝ'রে ততখনো যদি মনে রাখ মোরে. ততখনো যদি না থাক ভূলে, তা হলেও সখা বড় ভাগ্য মানি চিরকাল মনে সে কথা রবে! যদি সখা নাহি লইতে চাও এখনি ভূতলে ফেলিয়া দাও. চরণে দলিয়া ফেল গো তবে! কত শত হেন অভাগা কুসুম

আপনি পড়েছে চরণে আসি,
কত শত লোক চেয়েও দেখে নি,
চরণে দলিয়া গিয়াছে হাসি!
তবে আর কেন, ফেল গো দলিয়া—
কিসের শরম আমার কাছে?
যে কুসন্ম, সখা, শাখা হতে ঝ'রে
চরণের নীচে পড়ে সাধ ক'রে,
কে না জানে বল ভাহার কপালে
চরণে দলিয়া মরণ আছে!

নৌরদের প্রতি বা

এই যে নীরদ, এনেছ গাঁথিয়া

গোলাপ ফ্লের হার!
ভূলে গেছ কেন বাছিয়া ফেলিতে
কাঁটাগ্র্লি, সখা, তার?
তবে গো পরায়ে দাও—
নাহয় কাঁটায় ছি'ড়িবে হদয়,
নাহয় এ ব্ক হবে রক্তময়,
এনেছ গাঁথিয়া গোলাপ যখন
তবে গো পরায়ে দাও!
কতই না কাঁটা বি'ধিয়াছে হেথা
রাখিতে গোলাপ ব্কের কাছে,
জ্বল্ক্ হদয়— বহ্ক্ শোণিত—
তা বলে গোলাপ ফেলিতে আছে?

প্রেমাদের প্রতি বি
চাই নে তোমার ফ্ল-উপহার,
যাও—হেথা হতে যাও!
দুটি ফ্ল দিয়ে, ফ্লাবিনিময়ে
হাসি কিনিবারে চাও!
নলিনী, নলিনী, কেন রে হলি নি
পাষাণকঠিন-মন?
দুটো কথা শুনে, দুটো ফ্ল পেয়ে
ভাজো কেন তোর পণ?
পলকে পলকে ভাজাস গড়িস—
ভেজো যায় মৃদ্দ্ শ্বাসে,
যার 'পরে তুই করিস লো মান
সেই মনে মনে হাসে!
দেখি আজ তুই কেমন পারিস
থাকিবারে অভিমানে?

কহিস নে কথা, হাসিস নে হাসি,
চাহিস নে তার পানে!
একটি কথাও কহিল না মোরে,
পাশ দিয়া গেল চলি!
গব্ধভারগ্রন্থতি পদক্ষেপে
মরমে মরমে দলি।
কেন গো— কি আমি করেছি—
কিছন্ত না পড়ে মনে!
কহেছে ত কথা প্রমোদের সাথে,
অশোক নীরদ-সনে!
গেল যে হৃদয়— কত দিন আর
রবে সে এমন করি
কথনো উঠিয়া আকাশের পিত়!

দিরে হইতে দেখিয়া

অনিল।

বিনোদ।

না জানি কিসের জ্যোতি নয়নে আছে গো বালা! যে দিকে চাহিয়া দেখ সে দিক করিছ আলা। অন্ধকারভেদী এক হাসিময় তারা-সম প্রাণের ভিতর-পানে চাহিয়া রয়েছ মম! ফিরায়ে লইন্ মুখ, তব্তু কেন গো দেখি চাহিছে হৃদয়-পানে দুটি হাসিমাখা আঁখি! আঁখি মাদি, তবা কেন হোর গো প্রাণের কাছে দুটি আঁখি চেয়ে আছে এক দুন্টে চেয়ে আছে! হেথা না পাইবি ঠাঁই—দূরে হ তুই রে তারা— চন্দ্রমা জোছনা করি এ হাদি রেখেছে ভরি. তুই তারা সে আলোকে হইবি আপনাহারা! দ্র হ রে— দ্র হ রে— দ্র হ রে ক্ষুদ্র তারা! কিন্তু কি মধ্যুর মুখ ভাবভরে তলতল! কোমলকুস্মসম সমীরণে টলমল! দেখি নি এহেন মুখ সুমধ্র ভাবময়! কেন? ললিতার মুখ এ হতে কি ভাল নয়? আহা সে মধ্র বড় ললিতার মুখখানি-আখি কত কথা কয়, মুখেতে নাইক বাণী, বাহির হইতে চায় তার সেই মূদ, হাসি-অধরের চারি ধারে কতবার উ'কি মারে. লজ্জায় মরিয়া যায় কেবল দুই পা আসি! তার মুখ পূর্ণরাকা শরমের মেঘে ঢাকা. মধ্র মুখানি তার আমি বড় ভালবাসি! ললিতার চেয়ে কি গো মুখখানি ভাল এর? উভেরই মধ্ব ম্থ-দুই ভাব দ্ব-জনের-ললিতা সে লাজময়ী মুখেতে নাইক কথা. মাটি-পানে চেয়ে আছে যেন লজ্জাবতী লতা।

নলিনী, নলিনীসম কেমন রয়েছে ফুটি. বরষার নদীজল করিতেছে টলমল द्रिल पर्नाल लक्ष्तीरा श्रीष्ठराय न्यापि न्यापि । উভেরই মধ্বর মুখ ললিতার, নলিনীর-অধীর সৌন্দর্য্য কারো, কারো বা প্রশানত স্থির! কিন্তু নলিনীর মুখ ভাবের খেলার গেহ— সেথা ভাবশিশ গুলি করিতেছে কোলাকুলি, কেহ বা অধরে হাসে, নয়নে নাচিছে কেহ. এই যে অধরে ছিল এই সে নয়নে গেছে. দ্র-দণ্ড খেলায়ে কেহ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! কভ বা দু-তিন জনে নাচিতেছে এক সনে. পলক পড়িতে চোখে আর ত তাহারা নাই— নলিনীর মুখখানি ভাবের খেলার ঠাঁই! নলিনীর মুখপানে যতই চাহিয়া থাকি ন্তন ন্তন শোভা দেখিতে পায় যে আখি! কিন্তু ললিতার মূখ কখনো এমন নয়। এত সে কয় না কথা, এত ভাব নাই সেথা, নহে গো এমনতর অধীরমাধ্যাময়! নাই বা এমন হ'ল তাহাতে কি আছে হানি? নাহয় দেখিতে ভাল নলিনীর মুখখানি! তবু ললিতারে মোর ভাল আমি বাসি ত রে! তব্ব ত সোন্দর্য্য তার এ হাদি রয়েছে ভ'রে! রুপেতে কি যায় আসে? রূপ কেবা ভাল বাসে? ললিতা নলিনী-কাছে নাহয় রূপেতে হারে— ভালবাসি—ভালবাসি—তব্ আমি ললিতারে!

নালিনী।

াবিনাদের কাছে প্নধ্বার ফিরিয়া আসিয়া।
কেন হেন আহা মলিন আনন,
আঁখি নত মাটি-পানে!
তোমারে বিনোদ পাই নি দেখিতে
দাঁড়াইয়া এইখানে!
দিখিল হইয়া পড়েছে ঝ্লিয়া
ফ্লের বলয় মোর,
দাও-না গো সখা দাও-না তুলিয়া,
বাঁধ গো আঁটিয়া ডোর!

নলিনীর গান এস মন, এস, তোমাতে আমাতে মিটাই বিবাদ যত! আপনার হয়ে কেন মোরা দোঁহে রহি গো পরের মত?

আমি যাই এক দিকে, মন মোর! তমি যাও আর দিকে---যার কাছ হতে ফিরাই নয়ন তমি চাও তার দিকে! তার চেয়ে এস দক্তনে মিলিয়ে হাত ধরে যাই এক পথ দিয়ে. আমারে ছাডিয়ে অন্য কোনখানে যেও না কখনো আর! পারি না কি মোরা দুজনে থাকিতে. দোঁহে হেসে খেলে কাল কাটাইতে? তবে কেন তুই না শানে বারণ যাস্রে পরের শ্বার? তুমি আমি মোরা থাকিতে দ্বজন, বল দেখি, হাদ, কিবা প্রয়োজন অন্য সহচরে আর? এত কেন সাধ বলু দেখি, মন. পর-ঘরে যেতে যখন তখন---সেথা কি রে তুই আদর পাস্? বলু ত কত-না সহিস যাতনা? দিবানিশি কত সহিস লাঞ্না? তব্য কি রে তোর মিটে নি আশ? আয়, ফিরে আয়, মন, ফিরে আয়— দোঁহে এক সাথে করিব বাস ! অনাদর আর হবে না সহিতে. দিবস রজনী পাষাণ বহিতে. মরমে দহিতে, মুখে না কহিতে, ফেলিতে দুখের শ্বাস! শানিল নে কথা? আসিলি নে হেথা? ফিরিলি নে একবার? সথি লো. দুরুত হৃদয়ের সাথে পেরে উঠি নে ত আর! 'নয় রে সুখের খেলা ভালবাসা!' কত ব্ঝালেম তায়— হেরিয়া চিকণ সোনার শিকল খেলাইতে যায় হৃদয় পাগল. रथनार् रथनार ना जित्न ना मृत জড়ায় নিজের পায়! বাহিরিতে চায়, বাহিরিতে নারে. করে শেষে হায় হায়! শিকল ছি'ডিয়ে এসেছে ক'বার, আবার কেন রে যায়?

ভাপরদর

চরণে শিকল বাঁধিয়া কাঁদিতে
না জানি কি স্থ পায়!
তিলেক রহে না আমার কাছেতে
যতই কাঁদিয়া মরি,
এমন দ্রুকত হৃদয় লইয়া
সঞ্জনি, বল কি করি?

অনিল। ওঠ হেথা হতে— চল্ চল্ ষাই,
কি কারণে হেথা আছিস্ আর!
মন্দিয়া আসিছে মনের নয়ন,
মনের চরণে পড়িছে ভার!
ললিতা আমার, না থাকুক্ র্প,
নাই বা গাহিতে পারিলি গান,
ভালবাসি তোরে, ভালবাসিব রে
যত দিন দেহে রহিবে প্রাণ!

্রেলিনী ব্যতীত আর সকলের প্রস্থান

পারি নে ত আর. বাস এই খানে, निजनी। ওই যে এ দিকে আসিছে কবি! কথা আজ মোরে কহিতে হইবে. র'ব না বসিয়া অচল ছবি! কি কথা বলিব? ভাবিতেছি মনে. কিছুই ত ভেবে নাহিক পাই! বলিব কি তারে—'তোমরা কবি গো. তোমাদের ভাল বাসিতে নাই! ব্যবিতে পার না আপনার মন. দিবানিশি বৃথা কর গো শোক! ভালবাসা-তরে আকুল হৃদয়, ভালবাসিবার পাও না লোক! মনে তোমাদের সোন্দর্য্য জাগিছে ধরায় তেমন পাও না খ'জে. তব্ৰুও ত ভাল বাসিতেই হবে नीश्ल किছ्रा भन ना वृत्य। অবশেষে কারে পাও দেখিবারে নেশায় আপনা ভুলি, সাজাইয়া দেয় কলপনা তারে নিজের গহনা খুলি। আসি কলপনা কুহকিনীবালা नग्नटन कि एनग्न भाग्ना, কলপনা তারে ঢেকে রাখে নিজে দিয়ে নিজ জ্যোতিছায়া।

ভণ্নহাদ্য ৮৬৭

কল্পনাকুহকে মায়া মুখ্য চোকে কি দেখিতে দেখ কিবা. অপর প সেই প্রতিমা তাহার প্ৰজ মনে নিশি দিবা! যত যায় দিন, যত যায় দিন, যত পাও তারে পাশে. দেবীর জ্যোতি সে হারায় তাহার মানুষ হইয়া আসে! ভালবাসা যত দুরে চলি যায় হাহাকার কর মনে. কলপনা কাঁদে ব্যথিত হইয়া আপনার প্রতারণে! আমি গো অবলা—কবির প্রণয় অত নাহি করি আশা, আমি চাই নিজ মনের মানুষ সাদাসিদে ভালবাসা!' এমনি করিয়ে বাতাসের 'পরে মিছে অভিমান বাঁধি অকারণে তার করিব লাঞ্চনা অভিমানে কাঁদি কাঁদি। কিছুতে সাম্বনা না আমি মানিব, দ্রেতে যাইব চলে— কাছেতে আসিতে করিব বারণ করণ চোখের জলে!

# ত্রয়োদশ সগর্

# অনিল ও লালতা

ললিতা। ভেপ্সেছে ভেপ্সেছে যত লজ্জা ললিতার।
মন্তকণ্ঠে শাধাইছে, সখা, বার বার—
কি করিব বল দেখি তোমার লাগিয়া?
কি করিলে জন্ডাইতে পারিব ও হিয়া?
এই পেতে দিন্ ব্ক— রাখ, সখা, রাখ মন্থ—
ঘ্নাও তুমি গো, আমি রহিব জাগিয়া!
খনলে বল, বল সখা, কি দাংখ তোমার!
অগ্রন্জলে মিশাইব অগ্রন্জলধার।
একদিন বলেছিলে মোর ভালবাসা
পেলেই প্রিবে তব প্রণর্মাপপাসা!
বলেছিলে সব তব করিছে নিভার
প্রিবীর সন্থ দাংখ আমারি উপর।

অনিল।

निन्छा।

কই স্থা? প্রাণ মন করেছি ত সমপ্ণ. দিয়েছি ত যাহা কিছু ছিল আপনার-তবু কেন শ্কাল না অগ্রবারিধার? ললিতা রে, ললিতা রে, আমার কিসের দুখ হৃদয়ে জাগিছে যবে ওই তোর মধ্মুখ! জীবননিশীথ মোর ও রবিকিরণে তোর একেবারে মিশায়েছি আপনারে পাশরিয়া---মাঝে মাঝে হুদাকাশে যদিও বা মেঘ আসে, ভিতরে তবুও হাসে সে রবিকিরণ প্রিয়া! ওই স্মিত আঁখি দুটি হৃদয়ে রহিয়া ফুটি রেখেছে ফুল ফুটায়ে প্রাণের বিজন বনে! তব প্রেমসুখাধারা করিয়া নিকরি-পারা তলেছে হরিত করি এই মর্ভাম-মনে। তব হাসি জ্যোৎস্না-সম এ মুণ্ধ নয়নে মম সারা জগতের মুখে ফুটায়ে রেখেছে হাসি। তমি সদা আছ কাছে তাই দিবালোক আছে. নহিলে জগতে মোর কাঁদিত আঁধাররাশি। আয় সখি, বৃকে আয়. উলসি উঠেছে প্রাণ— ত্বরা ক'রে যা লো বালা, বাঁশি আন্, বীণা আন্! আজি এ মধ্র সাঁঝে রাখি এ ব্রকের মাঝে মধুর মুখানি তোর, ধীরে ধীরে কর্ গান। না সখা, মনের ব্যথা কোরো না গোপন! যবে অশ্রক্তল হায় উচ্ছর্নিস উঠিতে চায়. রুবিয়া রেখো না তাহা আমারি কারণ। চিনি স্থা, চিনি তব ও দারুণ হাসি, ওর চেয়ে কত ভাল অগ্র.জলরাশি। মাথা খাও, অভাগীরে কোরো না বঞ্চনা, ছম্মবেশে আবরিয়া রেখো না যন্ত্রণা! মমতার অশ্রজলে নিভাইব সে অনলে. ভাল যদি বাস তবে রাখ এ প্রার্থনা!

# চতুদ্শ সগ্

# ম্রলাও কবি

কবি। কত দিন দেখিয়াছি তোরে, লো ম্রলে, একেলা কাঁদিতেছিস বসিয়া বিরলে। করতলে রাখি ম্খ— কি জানি কিসের দ্খ— বড় বড় আঁখিদ্রটি মান অশ্র্জলে!

বড়, সখি, ব্যথা লাগে হৈরি তোর মুখ! এমন করুণ আহা! ফেটে যায় বুক। ভাল কি বাসিস কারে? কত দিন বল পোষণ করিবি হৃদে হৃদয়-অনল? যত তোর কথা আছে বিলস আমার কাছে. এত স্নেহ কোথা পাবি—এত অগ্রহজন? কারে বা ভাল বাসিব কবি গো আমার? মারলা। ভালবাসা সাজে কি গো এই মুরলার? সখা, এত আমি দীন, এতই গো গুণহীন, ভালবাসিতে যে কবি. মরি গো লঙ্জার। যদি ভূলি আপনারে, যদি ভালবাসি কারে, সে জন ফিরেও কভু দেখে কি আমার? যদি বা সে দয়া ক'রে আদর করে গো মোরে. সম্কোচেতে দিবানিশি দহি না কি তবু? তাই কবি বলি তাই— ভাল যে বাসিতে নাই. ভালবাসা মুরলারে সাজে কি গো কভু? দ্র হোক—মুরলার কথা দ্র হোক— মুরলার দুখজনালা মুরলার র'ক---বল কবি গোছলে কি নলিনীর কাছে? নলিনীর কথা কিছু বলিবার আছে? কবি। সখি লো. বড়ই মনে পাইয়াছি ব্যথা! কাল আমি সন্ধ্যাকালে গিয়েছিন, সেথা— পথপাশ্বে সেই বনে নীর্যে আপন্মনে দেখিতেছিলাম একা বসি কডক্ষণ সন্ধ্যার কপোল হতে সাধীরে কেমন মিলায়ে আসিতেছিল সরমের রাগ— একটি উঠেছে তারা, িবিপাশা হরষে হারা ছায়া বুকে লয়ে কত করিছে সোহাগ! কতক্ষণ পথ চেয়ে রয়েছি বসিয়া— এমন সময়ে হেরি স্থীদের সংগ্র করি আসিছে নলিনীবালা হাসিয়া হাসিয়া! নাচিয়া উঠিল মন হরবে উল্লাসে, রহিন, অধীর হয়ে মিলনের আলে। কিন্তু নলিনীর কেন চরণ উঠে না বেন. দুই পা চলিয়া যেন পারে না চলিতে! কেহ যেন তার তরে বসে নাই আশা ক'রে. সে যেন কাহারো সাথে আসে নি মিলিতে! কোন কাজ নাই তাই এসেছে খেলিতে! যেতে যেতে পথমাঝে যদি হেরে ফুল করতালি দিয়ে উঠে তাড়াতাড়ি ষায় ছুটে— আনে তুলে, পরে চুলে, হেসেই আকুল! কড় হেরি প্রজাপতি কৌত্রলে ব্যগ্র অতি

ধীরে ধীরে পা টিপিয়া যায় তার কাছে। কভ কহে, 'চল সখি, সেই চাঁপা গাছে আজিকে সকাল বেলা কুড়ি দেখেছিন, মেলা, এতক্ষণে বৃঝি তারা উঠিয়াছে ফ্রটে, চল্ সখি একবার দেখে আসি ছুটে! কত-না বিলম্ব পথে করিল এমন. বডই অধীর হয়ে উঠিল গো মন। কতক্ষণ পরে শেষে গান গেয়ে হেসে হেসে ষেথা আমি বসেছিন, আসিল সেথায়— চলিয়া গেল সে. যেন দেখে নি আমায়! একেলা বসিয়া আমি রহিন, আঁধারে সমুহত রজনী, সুখি, সেই পথধারে। কেন সখি, এত হাসি, এত কেন গান? কিসের উল্লাসে এত পূর্ণ ছিল প্রাণ? মন এক দলিবার আছে গো ক্ষমতা. যখন তখন খুসী দিতে পারে ব্যথা, তাই গব্বে কোন দিকে ফিরেও না চায়? তাই এত হাসে হাসি, এত গান গায় কুপাণ যে হাসি হাসে ঝলসি নয়ন, বিদ্যুৎ যে হাসি হাসে অশনিদশন! অথবা হয়ত, সুখি, আমারিই ভুল: হয়ত সে মনে মনে কল্পনায় অকারণে প্রণরে সন্দেহ ক'রে হয়েছে আকুল! অভিমানে জানাইতে চার মোর কাছে— রাখে না আমার আশা, নাই কিছু ভালবাসা, ভাল না বেসেও মোরে বড় সুখে আছে! বখন গাহিতেছিল মরমে দহিতেছিল— হাসি সে মুখের হাসি আর কিছু নর. গোপনে কাঁদিতেছিল অশান্ত হদয়! আজ আমি তার কাছে যাই একবার---শুধাই, অমন ক'রে কেন সে নিষ্ঠুরা মোরে দিয়াছে বেদনা দলি হৃদয় আমার?

[কবির প্রস্থান

ম্রলা। আসিয়াছে সন্ধ্যা হয়ে নিস্তব্ধ গভীর—
তারা নাহি দেখা যায় কুয়াশা-ভিতরে,
একটি একটি করে পড়িছে শিশির
ম্রলার মাথার শ্কানো ফ্ল-পরে!
জীর্ণ শাখা শীতবায়ে উঠে শিহরিয়া,
গাছের শ্কানো পাতা পড়িছে ঝরিয়া!
ওঠা লো ম্রলা, ওঠা, দিন হল শেষ,
পর্লো ম্রলা, পর্ সম্যাসিনীবেশ।
ম্রলা? ম্রলা কোথা? গেছে সে মরিয়া—

সেই যে দুখিনী ছিল বিষয় মলিন সেই যে ভাল বাসিত হৃদয় ভরিয়া সেই যে কাঁদিত বনে আসি প্রতিদিন সে বালা মরিয়া গেছে. কোথায় সে আর? ছিল্ল বন্দ্র, ম্লান মুখ, লয়ে দুঃখভার, তাহার সে বুকের লুকানো কথা লয়ে মরেছে সে বালা আজ সন্ধ্যার উদয়ে! তবে এ কাহারে হোর নিশীথে শ্মশানে? ও একটি উদাসিনী সম্যাসিনী যায়— কারেও বাসে না ভাল, কারেও না জানে. আপনার মনে শুধু ভ্রমিয়া বেডায়! একটি ঘটনা ওর ঘটে নি জীবনে. একটি পড়ে নি রেখা ওর শ্ন্য মনে! পথ ছাড়, পান্থ, কিবা শাুধাইছ আর জীবনে কাহিনী কিছু নাই বলিবার! মুরলা, সত্যই তবে হলি সম্যাসিনী? সতাই ত্যজিলি তোর যত কিছু আশা? তবে রে বিলম্ব কেন. বসিয়া আছিস হেন? এখনো কি-এখনো কি সব ফুরায় নি? এখনো কি মনে মনে চাস ভালবাসা? বড মনে সাধ ছিল রহিব হেথায়— কন্ট পাই দুঃখ পাই রব তারি সাথ, আজন্ম কালের তাঁর সহচরী হায় আমরণ বেডাইব ধরি তাঁরি হাত! কিছুতে নারিন, অগ্র, করিতে দমন, কিছুতে এল না হাসি বিষয় বদনে. সদাই এভাতে হ'ত কবির নয়ন. কাঁদিতে আসিতে হ'ত এ আঁধার বনে! আজিকে সুখের দিন কবির আমার. হৃদয়ে তিলেক নাই বিষাদ-আঁধার. নতেন প্রণয়ে মান তাঁহার হদয় বিশ্বচরচের হেরে হাস্যস্থাময়! এখন, মুরলা আমি, কেন রহি আর? যেখানেই যান কবি হর্ষে হাসি হাসি সেথাই দেখিতে পান এ মূখ আমার-বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি অন্ধকাররাশি! ওঠ লো মুরলা তবে—দিন হ'ল শেষ! পর্লো মূরলা তবে সম্যাসিনীবেশ! বেড়াইবি তীর্থে তীর্থে, ত্যক্তিবি সংসার---ভূলে যাবি যত কিছ্ম আছে আপনার! কত শত দিন কত বৰ্ষ যাবে চলি— তখন কপালে তোর পড়েছে গ্রিবলী,

নয়ন হইয়া তোর গেছে জ্যোতিহীন. কত কত বৰ্ষ গৈছে, গেছে কত দিন-**এই গ্রামে ফিরি**য়া আসিবি একবার. যাইবি মাগিতে ভিক্ষা কবির দুয়ার. দেখিবি আছেন সূথে নলিনীরে লয়ে দুইজনে একমন একপ্রাণ হয়ে! কত-না শুনাইছেন কবিতা তাহারে! কত-না সাজাইছেন কুস,মের হারে! মোরে হেরে কবি মোর অবাক্ নয়নে মোর মুখপানে চেয়ে রহিবেন কত. মনে পড়ি পড়ি করি পড়িবে না মনে নিশীথের ভূলে-যাওয়া স্বপনের মত! কতক্ষণ মূখপানে চেয়ে থেকে থেকে সবিস্ময়ে নলিনীরে কহিবেন ডেকে. 'যেন হেন মূখ আমি দেখেছিন প্রিয়া! কিছ,তেই মনে তব, পড়িছে না আর! অমনি নলিনীবালা উঠিবে হাসিয়া— কহিবে, 'কল্পনা, কবি, কল্পনা তোমার!' শানিয়া হাসিবে কবি, ফিরাবে নয়ন, নলিনীর পাখীটিরে করিবে আদর— আমিও সেখান হতে করিব গ্রমন ভ্রমিয়া বেডাতে পনেঃ দরে দেশান্তরে! ওঠ লো ম্রলা তবে—দিন হ'ল শেষ পর লো মূরলা তবে সম্যাসিনীবেশ! থাক থাক, আজ থাক, আজ থাক আর! কবিরে দেখিতে হবে আরেকটি বার! কাল হব সম্যাসিনী, বরিব বিরাগে— দেখিব আরেক বার যাইবার আগে।

# পণ্ডদশ সগ

# কবি ও ম্রলা

ম্রলা। কবি গো আমার, যদি আমি ম'রে যাই
তা হ'লে কি বড় কণ্ট হয় গো তোমার?
কবি। ওকি কথা ম্রলা লো, বলিতে যে নাই!
তুই ছেলেবেলাকার সহিগনী আমার!
কাদিস্না, কাদিস্না, মোছ্ অগ্র্যার!
আহা, সখি, বড় স্থী হই আমি মনে
যদি দেখি প্রেমে তুই পড়েছিস্কার,
স্থেতে আছিস্তোরা মিলি দুইজনে!

নিরাশ্রয় মনে আসে কত কি ভাবনা, কিছুতে অধীর হাদি মানে না সাক্ষনা— সজনি, অমন সব ভাবনা-আঁধার ভাবিস্ নে কখনো লো, ভাবিস্ নে আর!

ম্বলা। কবি গো, বজনীগন্ধা ফ্রটেছিল গাছে—
তুমি ভালবাস ব'লে আপনি এনেছি তুলে,
নেবে কি এ ফ্রলগ্রেলি, রাখিবে কি কাছে?

কবি। সখি লো, নলিনী কাল দুটি চাঁপা তুলে পরায়ে দেছিল মোর দুই কর্ণমুলে; পরশিতে দলগুলি পড়িছে ঝরিয়া, এখনো সুবাস তার যায় নি মরিয়া!

এখনো স্বাস তার যায় নি মারয়া!
ম্রলা। দেখি সখা, একবার দেখি হাতখানি—
এ হাত কাহারে, কবি, করিবে অপ্ণ?
কত ভাল তোমারে সে বাসিবে না জানি!
না জানি, তোমারে কত করিবে যতন!
কিসে তুমি রবে স্থী সকলি সে জানিবে কি?
দেখিবে কি প্রতি ক্ষ্র অভাব তোমার?
তোমার ও ম্খ দেখি অমনি সে ব্বিবে কি
কখন পড়েছে হদে একট্ আঁধার!
অমনি কি কাছে গিয়ে কত-না সাম্বনা দিয়ে
দ্র করি দিবে সব বিষাদ তোমার?
তাই যেন হয়, কবি, আর কিবা চাই—
তা হ'লেই স্থী হব রহি না যেথাই।

কবি।

মরেলা, সখি লো, কেন আজ মন মোর উঠিছে কাঁদিয়া? বিষাদ ভজ্জাসম কেন রে হৃদয় মম দলিতেছে চারি দিকে বাঁধিয়া বাঁধিয়া? ছেলেবেলা হতে যেন কিছুই হল না. যত দিন বে'চে রব কিছুই হবে না. এমনি করেই যেন কাটিবেক দিন. কাদিয়া বেড়াতে হবে সূখশান্তিহীন! কেহ যেন নাই মোর, রবে নাকো কেহ---ধরায় নাইক যেন বিশ্রামের গেহ। কিছু, হারাই নি তবু, খঃজিয়া বেড়াই. কিছুই চাই না তবু কি যেন কি চাই! কোন আশা না করিয়া নৈরাশ্যেতে দহি. কোন কণ্ট না পাইয়া তব্ব কণ্ট সহি! কেন রে এমন কেন হল আজ মন? দিয়েছি ত. পেয়েছি ত ভালবাসা-ধন! তুই কাছে আয় দেখি, আয় একবার, মুখ তোর রাখ্ দেখি বুকেতে আমার! দেখি তাহে এ হদর শান্তি পরে যদি!

কে জানে উচ্ছনিস কেন উঠিতেছে হৃদি! দেখি তোর মুখখানি স্থি, তোর মুখখানি---বুকে মোর মুখ চাপি-কেন, সখি, কেন সহসা উচ্ছত্রসি কাঁদি উঠিলি রে হেন? যেন বহুক্ষণ হতে যুবিয়া যুবিয়া আর পারিল না, হাদ গেল গো ভাঙ্গিয়া! কি হয়েছে বলু মোরে, বলু, সখি, বলু— ল্কাস্নে, ল্কাস্নে দ্থ-অগ্রজল! প্রথিবীতে কেহ যদি নাহি থাকে তোর এই হেথা এই আছে এই বক্ষ মোর! এ আশ্রয় চিরকাল রহিবে তোমার. এ আশ্রয় কখনোই হারাবি নে আর! কাঁদিবি যখন চাস্ হেথা মুখ ঢাকি, তোর সাথে বরষিবে অগ্র, মোর আঁখি! তুমি সুখী হও কবি এই আমি চাই--মুরলা। তুমি সুখী হলে মোর কোন দুঃখ নাই। আমি সুখী নই সখি, সুখী কেবা আর? কবি। বলু দেখি মুরলা লো কি দুঃখ আমার! অমন নলিনী মোর হৃদয়ের ধন সে আমার—সে আমার আছে গো যখন. পেয়েছি যথন আমি তার ভালবাসা. তখন আমার আর কিসের বা আশা? পেয়েছি যখন আমি তোর মত সখী---দুখে মোর দুখ পায়, সুখে মোর সুখী--তবে বল্ দেখি, সখি, কি দঃখ আমার? তবে যে উঠেছে মনে বিষাদ-আধার শরতের মেঘসম দ্যু-দণ্ডে মিলাবে, কোথা হতে আসিয়াছে কোথায় বা যাবে! এখনি নলিনী-কাছে যাই একবার, এখনি ঘুচিবে এই বিষাদের ভার! ম্রলা সখি লো, তুই থাকিস্ হেথাই. ফিরে এসে পুনঃ যেন দেখিবারে পাই!

[ কবির প্রস্থান

ম্রলা। ফিরে এসে ম্রলারে পাবে না দেখিতে!
কবি মোর, আরেকট্ যদি গো থাকিতে!
নলিনী ত চিরজন্ম রহিবে তোমার,
আমি যে ও মুখ কভু হেরিব না আর!
ও মুখ কি আর কভু পাব না দেখিতে
যত দিন হবে মোরে বাঁচিয়া থাকিতে?
পল যাবে, দশ্ড যাবে, দিন যাবে, মাস যাবে,
বর্ষ বর্ষ করি যাবে জীবন আমার—
ও মুখ দেখিতে তবু পাব নাকো আর?

মুরলা, পারিবি তুই? পারিবি থাকিতে? দারুণ পাষাণে মন বাঁধিয়া রাখিতে? না, না, না, মুরলা তুই যাইবি কোথায়? অসীম সংসারে তোর কৈ আছে রে হায়? হবে যা অদুণ্টে আছে, থাকিস কবির কাছে---কবি তোর সূত্র শান্তি হৃদয়ের ধন, থাকিস জড়ায়ে ধরি কবির চরণ, কবির চরণে শেষে ত্যাজিস জীবন! কিন্তু স্বার্থপির তুই কি করিয়া র'বি? বিষয় ও মুখ তোর নিরখিয়া কবি এখনো কাঁদেন যদি. এখনো তাঁহার হৃদি পরানো বিষাদ যদি করে গো স্মরণ? সেই ছেলেবেলাকার বিষাদ্যন্ত্রণাভার আমি যদি তাঁর মনে জাগাইয়া রাখি-তবে, রে হতভাগিনী, কি বলিয়া থাকি! তবে আমি যাই. তবে যাই. তবে যাই---কেহ মোর ছিল নাকো, কেহ মোর নাই! ম্রলা বলিয়া কেহ আছে কি ভুবনে? মুরলা বলিয়া যারে ভাবিতেছি মনে সে একটি নিশীথের স্বপন মোহময়, দেখিব স্বপন ভাগ্গি মুরলা সে নয়! নাই তার সূখ দুখ, নাই ভালবাসা, নাই কবি— নাই কেহ— নাই কোন আশা! কেহই সে নয়, আর কেহ তার নাই. তবে কি ভাবনা আর—যেথা ইচ্ছা যাই। কিন্তু কবি মোর, আহা ভালবাসাময়, আমারে না দেখে যদি তাঁর কন্ট হয়? থাম্ থাম্, মুরলা রে, কেন মিছে বারে বারে মনেরে প্রবোধ দিস ও কথা বলিয়া! শ্বনিলে জগৎ যে রে উঠিবে হাসিয়া! हल् जूरे, हल् जूरे— यथा रेष्ट्रा हल् जूरे, কেহ নাই তোর লাগি কাঁদিবার তরে! তবে চলিলাম, কবি, দরে দেশান্তরে! অন্তর্য্যামী দেবতা গো, শুন একবার, যদি আমি ভালবাসি কবিরে আমার কবি যেন সুখী হয়, নলিনী সে সুখে রয়— স্থারে আমার আমি ভালবাসি যত নিলনীবালাও যেন ভালবাসে তত! নলিনীবালার যত আছে দুখজনালা সব যেন মোর হয়, সুখে থাক্ বালা! তবে চলিলাম কবি, আমি চলিলাম— মুরলা করিছে এই বিদায়প্রণাম!

### ষোড়শ সগ

### লালতা

কে জানে নাথের কেন হ'ল গো এমন? জানি না কি ভাবিবারে যান বিপাশার ধারে. ললিতার চেয়ে ভাল বাসেন বিজন! কভবা আছেন যবে বিরলে বসিয়া আমি যদি যাই কাছে হাসিয়া হাসিয়া বিরক্তিতে ভুরু কেন আকুঞ্জিয়া উঠে যেন, বিরক্তি জাগিয়া উঠে অধরখানিতে. আপনি যেন গো তাহা নারেন জানিতে! সহসা চমকি উঠি কি যেন হয়েছে হুটি আমারে কাছেতে এনে ডাকিয়া বসান. কি কথা ভাবিতেছেন বুঝাইতে চান, না পারেন ব্ঝাইতে— সরমে আকুল চিতে কি কথা বলিতে হবে ভাবিয়া না পান! কেন ত্যাজ ললিতারে এলেন বিপাশাপারে শতেক সহস্র তার কারণ দেখান. তা লাগি করেছি যেন কত অভিমান! আপনি বলেন আসি 'ভালবাসি ভালবাসি'. সন্দেহ করেছি যেন প্রণয়ে তাঁহার. তা লাগি করেছি যেন কত তিরস্কার! সহসা কাননে এলে আমারে দেখিতে পেলে লুকাইয়া দুত পদে পালান চকিতে মনে ভাবি' আমি তাঁরে পাই নি দেখিতে! কি করি! কি হবে মোর! বড় হয় ভয়! লজ্জা ক'রে ললিতা রে হারালি প্রণয়! লজ্জা কই, ললিতার লজ্জা কোথা আজ? ভেঙ্গেছে ত ললিতা সে ভেঙ্গেছে ত লাজ!

### [क्रान्थ ददेवा]

ধিক্রে! এই কি লজ্জা ভাজিবার কাল? ভেজেছে শরম যবে ভেজেছে কপাল! আর কিছু দিন আগে ঘোচে নাই স্তম? আর কিছু দিন আজে লিশ্টের মত? কাদিতে বসিলি আজ শিশ্টের মত? কিছু দিন আগে কেন ভাবিলি নে এত? মিছা কি মনেরে তুই দিস রে প্রবোধ? দেখি নি তো' হতে আর অধম অবোধ! তুই যদি কণ্ট পাস দোষ দিব কার? তোর মত অবোধের কণ্ট প্রস্কার!

যত কণ্ট আছে তুই সব কর্ ভোগ—
অশ্রুললে তোর দিন অবসান হোক!
নিজের চরণ দিয়া নিজহাদি বিদলিয়া
হদয়ের রক্তবিন্দ্ গোন্ দিন রাত!
হারায়ে সম্বর্দ্ধ ধন কর্ অশ্রুপাত!
আগে কেন ব্রিলি নে, আগে কেন ভাবিলি নে,
কিছু দিন আগে লজ্জা নারিলি ভাজ্গিতে!
মিছা হদয়েরে আজ চাস প্রবোধিতে!
যেমন করিলি কাজ ফল ভোগ কর্ আজ,
পর হোক যেই জন ছিল আপনার—
তুই যদি কণ্ট পাস দোষ দিব কার?

# সশ্তদশ সগ্ৰ

#### ম্রজা। প্রাণ্ডরে

যার কেহ নাই তার সব আছে. সমস্ত জগৎ মুক্ত তার কাছে— তারি তরে উঠে রবি শশী তারা. তারি তরে ফুটে কুস্ম গাছে। একটি বাহার নাইক আলয় সমুহত জগৎ তাহারি ঘর, একটি যাহার নাই স্থা স্থী কেহই তাহার নহেক পর! আর কি সে চায়? রয়েছে যখন আপনি সে আপনার, কিসের ভাবনা তার? কিন্তু যে জনের প্রাণের মনের একজন শ্ধ্ৰ আছে, রবি শশী তার সেই এক জন. সেই তার প্রাণ, সেই তার মন, সেই সে জগৎ তাহার কাছে— জগৎ সেজন-ময়, আর কেহ কেহ নয়! পৃথিবীর লোক সেই এক জন-যদি সে হারায় তাকে আর তার তরে রবি নাহি উঠে. আর তার তরে ফ্রল নাহি ফ্টে, কিছু তার নাহি থাকে!

বহিছে তটিনী, বহিছে তটিনী, তটিনী বহিছে না---গাহিছে বিহগ, গাহিছে বিহগ, বিহগ গাহিছে না। সমস্ত জগৎ গেছে ধরংস হয়ে, নিভেছে তপন শশী— সারা জগতের শমশানমাঝারে সে শুধু একেলা বসি! কি একটি বাল্য-কণার উপরে তাহার সমস্ত জগৎ ছিল! নিশ্বাস লাগিতে খসিল বালুকা. নিমেষে জগৎ মিশায়ে গেল! হা রে হা অবোধ, জীবন লইয়া হেন ছেলেখেলা করিতে আছে। ক্ষণস্থায়ী ওই তিলেকের 'পরে সমস্ত জগৎ গড়িতে আছে! মুহুর্ত্ত কালের ক্ষীণমূষ্টিমাঝে তোর চিরকাল রাখিতে আছে! রাখ্রে ছড়ায়ে হৃদয়টি তোর সমুহত জগৎময়! জগৎসাগরে বিশ্ব যত আছে কেহই কাহারো নয়! সে বিদেবর 'পরে রাখিস্ নে তুই কোন আশা মন মোর! সহসা দেখিবি বিশ্বটির সাথে ভেঙ্গেছে সর্বাহ্ব তোর। ওরে মন. তোর অগাধ বাসনা সমস্ত জগৎ কর্বুক গ্রাস! সমস্ত জগৎ ঘেরিয়া রাখ্রে, হৃদয় রে, তোর স্বথের আশ। সম্যাসিনী তুই, কাঁদিস রে কেন? কেন রে ফেলিস দুখের শ্বাস? গেছে ভেঙ্গে তোর একটি জগৎ আরেক জগতে করিবি বাস। সে জগৎ তোর তরে হয় নি রে, অদ্ভের ভুলে গেছিলি সেথা— সেথায় আলয় খঃজিয়া খঃজিয়া কতই না তুই পাইলি ব্যথা! তোর নিজদেশে এসেছিস এবে, কেহ নাই তোরে কহিতে কথা---আদর কাহারো পাস নে কখনো, আদর কাহারো চাস নে হেথা।

এখনো ত এই নৃতন জীবনে সুখ দুখ কিছু ঘটে নি তোর— দিবসের পরে আসিছে দিবস, রজনীর পরে রজনী ভোর! দিবস রজনী নীরব চরণে যেমন যেতেছে তেমনি যাক— কাদিস নে তুই, হাসিস নে তুই যেমন আছিস তেমনি থাকু! সে জগতে ছিল কাহারো বা দুখ কারো বা সুখের রাশি. এ জগতে যত নিবাসী জনের নাইক রোদন হাসি— সকলেই চায় সকলের মৃথে, শ্ধায় না কেহ কথা---নাইক আলয়, চলেছে সকলে মন যার যায় যেথা!

# অন্টাদশ সগ্ৰ

### লালতা

আদর করিয়া কেন না পাই আদর? লজ্জা নাই কিছু নাই, না ডাকিতে কাছে যাই-সঙ্কোচে চরণ যেন করে থর থর---ধীরে ধীরে এক পাশে বসি পদতলে! বড় মনে সাধ যায় মুখখানি তুলে চায়, বারেক হাসিয়া কাছে বসিবারে বলে! বড় সাধ কাছে গিয়ে মুখখানি তুলে নিয়ে চাপিয়া ধরি গো এই ব্রকের মাঝার, মুখপানে চেয়ে চেয়ে কাঁদি একবার! সে কেন বারেক চেয়ে কথাও না কয়, পাষাণে গঠিত যেন, স্থির হয়ে রয়! যেন রে ললিতা তার কেহ নয়— কেহ নয়— দাসীর দাসীও নয়, পথের পথিকো নয়! যেন একেবারে কেহ—কেহ নাই কাছে. ভাবনা লইয়া তার একেলা সে আছে! কি যেন দেখিছে ছবি আকাশের পটে, মুহুরের তরে যেন মনে মনে ভাবে হেন-'ললিতা এসেছে বৃ্ঝি, বসেছে নিকটে, সে এমন মাঝে মাঝে এসে থাকে বটে! মাঝে মাঝে আসে বটে, পারে না যে নাখ—

স্থা গো, নিতাশ্ত তাই কথাটি শুধাতে নাই? বারেক করিতে নাই স্নেহনেত্রপাত? নিতাত্তই পদতলে পডে থাকে বটে! সখা, তাই কি গো তারে তুলিয়া উঠাবে না রে, বারেক রাখিবে নাকি বুকের নিকটে! লতা আজ লুটাইয়া আছে পদমূলে. মাঝে মাঝে স্বর্গন দেখে— আপনারে ভূলে— প্রাণপণে ভালবেসে জড়ায়ে জড়ায়ে শেযে এক দিন উঠিবে সে বুকে মাথা তুলে, শাখাটি বাঁধিতে দিবে আলি গেনে তার. দুখিনীর সে আশা কি বড অহৎকার? কি করেছি অপরাধ বর্ত্তিক না পারি! দিন রাত্রি, স্থা, আমি রয়েছি তোমারি— কিসে তুমি ভাল রবে, কিসে তুমি সুখী হবে, দিন রাত সে ভাবনা জাগিছে অন্তরে! মুহুর্ত্ত ভাবি না আমি আপনার তরে। তারি বিনিময়ে কি গো এত অনাদর! শতখানা ফেটে যায় বুকের ভিতর। সখা, আমি অভিমান কভ করি নাই— মনে করিতেও তাহা লাজে মরে যাই। ধীরে ধীরে এনে কাছে মনে মনে হাস পাছে--'দুখিনী ললিতা সেও অভিমান করিয়াছে!' তাই অভিমান কড় মনেও না ভায়. অশ্রজল হেরে পাছে হাসি তব পায়! বুকে বড় ব্যথা বাজে, তাই ভাবি মাঝে মাঝে ভিক্সকের মত গিয়া পড়ি তব পায়--কে'দে গিয়ে ভিক্ষা করি করিয়া বিনয়, 'সর্ব্ব'স্ব দিয়েছি ওগো— পরাণ হুদর্<u>য</u>— হদয় দিয়েছি বলে হদয় চাহি না ভূলে— একটা ভালবাসিও, আর কিছা নয়!' পাছে গো চাহিলে ভিক্ষা, ধরিলে চরণে, বিরক্ত বা হও তাই ভয় করি মনে। তবে গো কি হবে মোর! জানাব কি করে? এমন ক'দিন আর রব প্রাণ ধরে ? হা দেবি! হা ভগবতি! জীবন দূর্ভের অতি! কিছুতে কি পাব নাকো ভালবাসা তাঁর? তবে নে মা, কোলে নে মা, কোথাও আশ্রয় দে মা-একটা স্নেহের ঠাই দেখা মা আমার!

চেপলা। ললিতাও হলি নাকি ম্রলার মত!
তেমনি বিষাদময় অখি দুটি নত।

তেমনি মলিন মূথে আছিস কিসের দুখে, তোদের একি এ হল ভাবি লো কেবল— চপলারে তোরা বুঝি করিবি পাগল! एटलिटना दिश हिनि, हिन ना उ जन्नाना-সদা মৃদ্রাসিময়ী লাজময়ী বালা। এক দিন—মনে পড়ে? সরসীর তীরে বর্সোছলি নিরিবিলি, কেবল দেখিতেছিলি নিজের মুখের ছায়া পড়েছিল নীরে। বৃঝি মেতে গিয়েছিলি রুপে আপনার! (তোর মত গরবিনী দেখি নি ত আর!) সহসা পিছন হ'তে ডাকিলাম তোরে, কি দার্ণ শরমেতে গিয়েছিলি ম'রে? আজ তোর হ'ল কি লো ললিতা আমার? সে সব লাজের ভাব নাই যে লো আর! শুধু বিষাদের হাসি, মুরলার মত! বল্তোরা হলি একি? পৃথিবীর মাঝে দেখি কেবল চপলা সুখী, দুঃখী আর যত! মোরে কিছ্ম বলিবি নে?—আহা ম'রে যাই!— অনিল সে কত ক'রে আদর করে যে তোরে লুকায়ে লুকায়ে আমি যেন দেখি নাই! ভাল, ভাল. বলিস নে, আমার কি তায়? চল্ তুই, लेनिजा ला, ম্রলা ষেথায়! যাহা তোর মনে আছে কহিস তাহারি কাছে. তা হলে ঘ্রচিয়া যাবে হৃদয়ের ভার। ত্বরা করে চল্তেবে ললিতা আমার!

#### [কবির প্রবেশ]

্কিবির প্রতি] চপলা। চল, কবি, মুরলার কাছে— বড় সে মনের দঃখে আছে! তুমি, কবি, তারে দেখো— সদা কাছে কাছে রেখো, তুমি তারে ভাল ক'রে করিও যতন! তুমি ছাড়া কে তাহার আছে বা স্বজন! কবি। ম্রলার মৃখ দেখে প্রাণে বড় বাজে-কিসের যে দ্বঃখ তার স্বায়েছি কতবার, কিছুতে আমার কাছে প্রকাশে না লাজে! কত দিন হতে মোরা বাঁধা এক ডোরে— যাহা কিছ্ম থাকে কথা, যাহা কিছ্ম পাই বাথা, দ্বজনে তখনি তাহা বলি দ্বজনেরে। কিছা দিন হতে একি হ'ল মারলার, আমারে মনের কথা বলে না সে আর!

মাঝে মাঝে ভাবি তাই— বড় মনে ব্যথা পাই— বুঝি মোর 'পরে নাই প্রণয় তাহার! এত কথা বলি তারে এত ভালবাসি, সে কেন আমারে কিছু কহে না প্রকাশি!

## উনবিংশ সগ

#### অনিল

উহু, কি না করিলাম হৃদয়ের সাথ! ঘোর উন্মত্তের মত সবলে যুক্তিন, কত, অশান্তির বিশ্লাবনে গেছে দিন রাত! নিশীথে গিয়েছি ছুটে দারুণ অধীর— নয়নেতে নিদ্ৰা নাই. চোখে না দেখিতে পাই. হাহা করে ভ্রমিয়াছি বিপাশার তীর! করেছে দার্ণ ঝড় ব্রুদেত কড়মড়া, চারি দিকে অন্ধকার সম্মূথে পশ্চাতে— মাথার উপরে চাই— একটিও তারা নাই. সূষ্টি যেন ঠাঁই নাহি পেতেছে দাঁড়াতে! সাধ গেছে, ঝটিকার রুদ্রদেবগণ বিশাল চরণ দিয়া দলি যায় এই হিয়া— নিম্পেষিত করি ফেলে কীটের মতন। চ্রণ হয়ে একেবারে মিশে ধ্লিরাশে উড়ে পড়ে চারি দিকে বাতাসে বাতাসে! অশান্তির এক উপদেবতার মত নিজের হৃদয়-সাথে যুঝিয়াছি কত! করি অশ্রবারিপাত গেছে চলি দিনরাত, অবশেষে আপনি হলেম পরাভত! ইচ্ছা করে ছি'ড়ি ছি'ড়ি হৃদয় আমার শকুনী গৃহিনীদের যোগাই আহার! এহেন অসার দীন হাদি অতি বলহীন, যোগ্য শুধ্র শিশুর খেলেনা গড়িবার। এ হাদি কি বলবান প্ররুষের মন-সামান্য বহিলে বায় সম্বনে কাঁপিবে কায়. মাটিতে নোয়াবে মাথা লতার মতন! কেন ধরা, কেন ওরে, জম্ম দিয়েছিল মোরে? এমন অসার লঘ্ব দ্ববলৈ এ প্রাণ? এখনি গো দ্বিধা হও. লও মোরে কোলে লও! এ হীন জীবনশিখা কর গো নিব্বাণ!

আর একবার দেখি. যদি এ হৃদয় পারি আমি বজ্রবলে করিবারে জয়! কিন্তু হায় কে আমরা? ভাগ্যের খেলেনা, প্রচন্ড অদুন্টস্রোতে ক্ষুদ্র তৃণকণা! অন্তরে দুদ্র্ণান্ত হাদি পড়িছে উঠিছে. বাহিরে চৌদিক হতে ঝটিকা ছুটিছে যা কিছু ধরিতে চাই কিছুই খ'লে না পাই. স্রোতোম,থে ছ,িট্য়াছি বিদা,তের মত দিশ্বিদিক হারাইয়া হয়ে জ্ঞানহত। চোখে না দেখিতে পাই. কানে না শুনিতে পাই. তীরবেগে বহে বায়ু বাধার শ্রবণ— চারি দিকে টলমল তরঙ্গের কোলাহল. আকাশে ছু,টিছে তারা উল্কার মতন--ঘুরিতে ঘুরিতে শেষে পড়ি গো আবর্ত্তে এসে. চৌদিকে ফেনায়ে উঠে উন্মির পব্বত: মুক্তক ঘুরিয়া উঠে, সঘনে শোণিত ছুটে, ঘুরিতে ঘুরিতে যাই কোথায় ভেবে না পাই— তলায়ে তলায়ে যাই পাতালের পথ— আঁধারে দেখিতে নারি এনা কোন্ ঠাই, উদ্ধের্ব হাত তুলি কিছ্ব ধরিতে না পাই--ঘুরি ঘুরি রাত্রি দিন হয়ে পড়ি জ্ঞানহীন, নিম্নে কে চরণ ধরি করে আকর্ষণ! কোথায় দাঁড়াব গিয়ে কে জানে তখন! তবে আর কি করিব! যাই--- যাই ভেসে---পাষাণ বজুের মত অদ্ভের মা্ছি শত হদয়েরে আক্ষিছে ধরি তার কেশে! কি করিতে পারি বল আমি ক্ষ্যুদ্র নর! অদ্ভের সাথে কভু সাজে কি সমর! দিন রাহি তুষানলে মার তবে জনলে জনলে— হাস্ক সমস্ত ধরা তীর ঘূণাহাসি, সে মোরে করুক ঘূলা যারে ভালবাসি! আপনার কাছে সদা হয়ে থাকি দোষী, হৃদয়ে ঘনাতে থাক্ কলঙ্কের মসী! যায় ভালবাসা-তরে আকুল হৃদয়. যার লাগি সহি জনলা তীর অতিশয়— তারে ভালবাসি ব'লে. তারি লাগি কাঁদি ব'লে. তারি লাগি সহি ব'লে এতেক যাতনা— সেই মোরে ঘূণা ক'রে ভালবাসিবে না! তাই হোক, তাই হোক, ভাগ্য, তাই হোক— অভাগার কাছ হতে সবে দূরে র'ক। যাই যাই ভেসে যাই— যা হবার হবে তাই— কে আছে আমার তরে করিবারে শোক?

### [ ললিতার প্রবেশ ]

এই যে. এই যে হেখা, ললিতা আমার, আয়, আয়, মুখখানি দেখি একবার! আসিবি কি ফিরে যাবি তাই যেন ভাবি ভাবি অতি ধীর মৃদুগতি সঙ্কোচে তোমার -আয় বুকে ছুটে আয়, ভাবিস নে আর! কেন লো ললিতারাণি, বিষয় ও মুখখানি? কেন লো অধরে নাই হাসির আভাস? নয়ন এ মুখে কেন চাহিতে চাহে না যেন-কি কথা রয়েছে মনে, বলিতে না চাস্! অপরাধ করেছি কি প্রেয়সী আমার? বল্লো কি শাস্তি মোরে দিতে চাস তার! যা দিবি তাহাই সব'. মাথায় পাতিয়া লব. তাহে যদি প্রায়শ্চিত্ত হয় লো তাহার! সজনি, জানিস্হারে, ভাল তুবাসিস যারে মন তার অতি নীচ, অতি অন্ধকার! অপরাধ করিবে সে, আশ্চর্য্য কি তার? সখি লো, মার্ল্জনা তুই করিস নে তারে, চিরকাল ঘূণা কর্ হৃদয়মাঝারে! সখি. তই কেন ভাল বাসিলি আমায় তাই ভেবে দিবানিশি মরি যাতনায়! কেন, সখি, দু-জনের দেখা হ'ল আমাদের, দারুণ মিলন হেন কেন হল হায়? জানি যে রে এ হদয়, দারুণ কলৎকময়! কি ব'লে দিব এ হাদি চরণে তোমার! চরণে ফেল লো দলি হেন উপহার! সতত শরমে বি'ধি লুকাতে চাহি এ হদি-এ হদে বাসিলে ভাল মরে যাই লাজে. হেন নীচ হৃদয়েরে ভালবাসা সাজে! ভাল আমি বাসি ভোরে, চিরকাল বাসিব রে, তবু চাহি নাকো আমি তোর ভালবাসা— লয়ে তোর নিজ মন স্থে থাক্ অন্কণ, হেন নীচ হৃদয়ের রাখিস নে আশা! বল লো কিসের ব্যথা পেয়েছিস মনে? থাক্, থাক্, কাজ নেই, থাক্ তা গোপনে— হয়েছে ত যা হবার, বলে তা কি হবে আর! হয়ত আমিই কিছু করিয়াছি দোষ! কাজ কি সে কথা তুলে, সে-সব যা না লো ভূলে, একবার কাছে আয় এইখেনে বোস ! আধেক অধর-ভরা দেখি সেই হাসি. ঢাল লো ভূষিত নেত্রে সুধা রাশি রাশি! সখি মৃথ তুলে চা' লো, একটি কথা ক' না লো— ললিতা রে, মৌন হয়ে থাকিস নে আর!
একবার দয়া করে কর্ তিরুদ্ধার!
সন্ধ্যা হয়ে আসিয়াছে গেল দিনমান—
একটি রাখিবি কথা? গাহিবি কি গান?

#### ললিতার গান

ব্বেছি ব্বেছি সখা, ভেপোছে প্রণয়,
ও মিছা আদর তবে না করিলে নয়?
ও শ্ব্ব্ বাড়ায় ব্যথা— সে-সব প্রাণো কথা
মনে করে দেয় শ্ব্র্, ভাঙ্গে এ হদয়।
প্রতি হাসি, প্রতি কথা, প্রতি ব্যবহার—
আমি যত ব্বিষ তব কে ব্রিষবে আর!
প্রেম যদি ভুলে থাক সত্য ক'রে বলনাকো,
করিব না ম্হুর্ত্তের তরে তিরুক্সার!
আমি তো বলেই ছিন্ ক্ষুদ্র আমি নারী,
তোমার ও প্রণয়ের নহি অধিকারী।
আর কারে ভালবেসে স্খী যদি হও শেষে
তাই ভালবেসো নাথ, না করি বারণ।
মনে ক'রে মোর কথা মিছে পেয়ো নাকো ব্যথা,
প্রাণো প্রেমের কথা কোরো না সমরণ!

## আনিল। [স্বগত]

কি!—শেষে এই হ'ল. এই হ'ল হায়! কি করেছি যার লাগি এ গান সে গায়? তবে সে সন্দেহ করে প্রণয়ে আমার! বিশ্বাস নাইক তবে মোর 'পরে আর! বিশ্বাস নাইক তবে? তাই হবে, তাই হবে— এত করে এই তার হ'ল পারস্কার! সন্দেহ করিবে কেন? কি আমি করেছি হেন! সন্দেহ করিতে তার কোন্ অধিকার? আমি কি রে দিন রাত রহি নি তাহারি সাথ? সতত করি নি তারে আদর যতন? বার বার তারে কি রে শুধাই নি ফিরে ফিরে মুহুরের তরে হেরি বিষয় আনন? একটি কথার তরে কত-না শুধাই তারে---একটি হেরিতে হাসি রজনী পোহাই! তাই কি রে এই হল? শেষে কি রে এই হল? তাইতে সংশয় এত? অবিশ্বাস তাই? কল্পনায় অকারণে সে যদি কি করে মনে, আমি কেন তার লাগি সব' তিরস্কার? তবে কি সে মনে করে ভাল বাসি নাকো তারে! সকলি কপট তবে প্রণয় আমার?
না হয় ভাল না বাসি, দোষ তাহে কার?
কখনো সে কাছে এসে করেছে আদর?
কখনো সে মুছায়েছে অপ্রুবারি মোর?
আমি তারে যত্ন যত করেছি সতত
বিনিময় আমি তার পেয়েছি কি তত?
করেছি ত আমার যা ছিল করিবার;
সহিতে হয় নি কভু অনাদর তার!
তব্ব সে কি করে আশা! হদয়ের ভালবাসা?
আদরেই ভালবাসা বাহিরে প্রকাশ,
তব্ব সে করিবে কেন মোরে অবিশ্বাস?

প্রেম্থান

ननिजा।

আর কেন অন্তক্ষণ রহি তার পাশে নিতান্তই যদি মোরে ভাল নাহি বাসে? বিরম্ভিতে ওষ্ঠ তার কাঁপিতেছে বার বার. তব্ৰ ললিতা তার পায়ে পড়ে আছে! সংগ তার তেয়াগিয়া আছেন বিরলে গিয়া. সেথাও ললিতা ছাটে গেছে তাঁর কাছে! এই মুখে হাসি ছিল তারে দেখি মিলাইল. তবু সে রয়েছে বসি পদতলে তাঁর! যেখানেই তিনি যান সেথাই দেখিতে পান এই এক পুরাতন মুখ ললিতার! প্রমোদ-আগারে বাস—সেথা এই মুখ! বিরলে ভাবনা-মণ্ন— সেথা এই মূখ! বিজনে বিষাদভরে নয়নে সলিল ঝরে. সেথাও সমূখে আছে এই—এই মুখ! কি আছে এ মুখে তোর ললিতা অভাগী? ওই মুখ- ওই মুখ দিবানিশি ওই মুখ राथा यान रमथा नारा याम रत कि नामि? ছিন, ওই পদতলে প'ড়ে দিন রাত— করেছিন, পথরোধ, দিয়েছ তাহার শোধ-ভালই করেছ, সথা, করেছ আঘাত! মনে করেছিন, সথা, প্রণয় আমার ফুলময় পথ হবে, তোমারে বুকেতে লবে-চরণে কঠিন মাটি বাজিবে না আর! কিন্ত বদি ও পদের কাঁটা হয়ে থাকি এর্থানই তলে ফেল. এর্থানই দ'লে ফেল-এমন পথের বাধা কি হবে গো রাখি? আজ হতে দিবানিশি রব নাকো কাছে? নিতান্তই ফাটে বুক, অগ্রুবারি আছে— বিজনে কাঁদিতে পারি— একেন্সা ভাবিতে পারি— আর কি করি গো আশা? হবে যা হবার,

না ডাকিলে কাছে কভু যাবে নাকো আর! এক দিন, দুই দিন, চলে যাবে কত দিন, তব্যু যদি ললিতারে না পান দেখিতে---যে ললিতা দিন রাত রহিত গো সাথে সাথ, সতত রাখিত তাঁরে আঁখিতে আঁখিতে. বহু দিন যদি তারে না দেখেন আর তবু কি তাহারে মনে পড়ে নাকো তাঁর? ভাবেন কি একবার— 'তারে যে দেখি না আর? निन्ठा काथाय **रान? काथाय रम** आर्छ?' হয়ত গো একবার ডাকিবেন কাছে---দেখিবেন ললিতার মুখে হাসি নাই আর. কে'দে কে'দে আঁখি গেছে জ্যোতিহীন হয়ে— একবার তবু কি রে আদর করেন মোরে অতি শীর্ণ মার ব্বে তুলে লয়ে? তথন কাঁদিয়া কব পা-দুখানি ধরে 'বড় কল্ট পেয়েছি গো, আর, সখা, সহে নাকো! মাঝে মাঝে একবার দেখা দিও মোরে!

# বিংশ সগ

নলিনী

গান

সখি লো, শোন্লো তোরা শোন্, আমি যে পেয়েছি এক মন! সুখ দুঃখ হাসি অগ্রেখার, সমস্ত আমার কাছে তার— পেয়েছি পেয়েছি আমি, সখি, একটি সমগ্র মন প্রাণ! লাজ ভয় কিছু নাই তার, নাই তার মান অভিমান! রয়েছে তা আমারি মুঠিতে, সাধ গেলে পারি তা ট্রটিতে, যা ইচ্ছা করিতে পারি তাই---সাধ গেলে হাসাই কাঁদাই. সাধ গেলে ফেলে তারে দিই. সাধ গেলে তুলে তারে রাখি, ইচ্ছা হয় তাড়াইতে পারি, ইচ্ছা হয় কাছে তারে ডাকি!

জানে না সে রোষ করিবারে. ফিরে যেতে নাহি পারে আর. শ্বে জানে হাসিতে কাঁদিতে-আর কিছু সাধ্য নাই তার! স্থিলো এমন মন এক পেয়েছি পেয়েছি তোরা দেখ্! আমি কভ চাই নি এ মন. ইহাতে মোর কি প্রয়োজন? পথিক সে. পথে যেতে যেতে দেখা হ'ল চোখেতে চোখেতে— মনখানা হাতে ক'রে নিয়ে আপনি সে রেখে গেল পায়. চলে গেল দূর দূরান্তরে মন পড়ে রহিল ধ<sup>ু</sup>লায়। দ্ৰ-দণ্ড চাহিয়া দেখিলাম. ভাবিনু "মোর কি প্রয়োজন!" আঁথি দুটি লইন, তুলিয়া, দুরে যেতে ফিরানু বদন! অমনি সে ন্পুরের মত চরণ ধরিল জডাইয়া. সাথে সাথে এল সারা পথ রুণ, ঝুন, কাঁদিয়া কাঁদিয়া। স্থি, আমি শুধাই তোদের সত্য ক'রে মোরে বলা দেখি. পায়ে স্বর্ণ ভূষণের চেয়ে হৃদয়ের নূপুর শোভে কি? কি করিব বলু দেখি তাহা— আপনি সে গেল যদি রেখে! আমি ত চাই নি তারে ডেকে! আমারেই দিলে কেন আসি. রূপসীত ছিল রাশি রাশি! সুহাসি কমলা ছিল না কি? শানেছি মধার তার আখি! বিনোদিনী ছিল ত সেথায়. রূপ তার ধরে না ধরায়! তবে কেন মনখানি তার আমারে সে দিল উপহার? দেব কি ইহারে দরের ফেলে, অথবা রাখিব কাছে ক'রে, তাই ভাবিতেছি মনে মনে— কি করিব বলু তাহা মোরে।

# একবিংশ সগ

#### অনিল

কেমন? এখন তোর ঘ্রচেছে ত দ্রম? ভেশ্যে দিলি হাল তুই, তুলে দিলি পাল তুই. করিলি প্রবৃত্তিস্রোতে আত্মবিসম্জন— ভেবেছিলি যাবি ভেসে কোন ফ্লময় দেশে চাঁদের চুম্বনে যেথা ঘুমায়ে গোলাপ সুখের স্বপনে কহে সুরভিপ্রলাপ! কিন্ত রে ভাঙিগলি তরী কঠিন শৈলের 'পরি. কিছুতেই পারিলি নে সামালিতে আর! এখন কি করিবি রে ভাব্ একবার! ভানকাষ্ঠ বুকে ধরি উন্মত্ত সাগর-'পরি উলটিয়া পালটিয়া যাবি ভেসে ভেসে— নাই দ্বীপ, নাই তীর, উনমত্ত জল্ধির ফেনজটা উদ্মি যত নাচে অট হেসে। কেমন? এখন তোর ঘুচেছে ত ভ্রম? এই ত নলিনী তোর? প্রাণের দেবতা তোর? ছি ছি রে, কোথায় গিয়ে ঢাকিবি শরম? নীচ হতে নীচ অতি-হীন হতে হীন-পথের ধুলার চেরে অসার মালন। এই এক ধ্লিমুণ্টি কিনিয়া রাখিতে সমস্ত জগৎ তোর চেয়েছিলি দিতে! রাজপথে মনের দোকান খালিয়াছে— রুপা মাখাইয়া কত বাটো মন শত শত সাজাইরা রেখেছে সে দুরারের কাছে. যে কোন পথিক আসে ভাকি তারে লয় পাশে. হৃদয়ের ব্যবসায় করে সে রমণী— আমারেও প্রতারণা করেছে এমনি! যে মন কিনিয়াছিন, কিছ,ই সে নয়, রঙ্গ-করা দুটা হাসি দুটা কথা-ময়! প্রতি পিপাসিত আঁখি যে হাসি লাটিছে. প্রতি শ্রবণের কাছে যে কথা ফাটিছে. যে হাসির নাই বাস, নাই অন্তঃপ্রর, চরণে যে বে'ধে রাখে মুখর ন্পার, যে হাসি দিবস রাতি ভিক্ষার অঞ্জলি পাতি প্রতি পথিকের কাছে নাচিয়া বেড়ায়— অনিল রে! তারি তরে কে'দেছিল হায়! যে কথা, পথের ধারে পঙ্কের মতন, জড়াইয়া ধরে প্রতি পান্থের চরণ, সেই একটি কথা -তরে হৃদয় আমার, দিবানিশি ছিলি পড়ে দুয়ারে তাহার!

হদয়ের হত্যা করা যার ব্যবসায় সেই মহা পাপিষ্ঠার তুলনা কোথায়? শরীর ত কিছা নয় সে ত শ্ধা ধ্লা--ধ্লির মুখ্রির সাথে হয় তার তুলা— সমস্ত জগৎ তল্য হৃদয়ের পাশে সাধ ক'রে হেন হুদি যেজন বিনাশে, তোর মাথা পরশিল তাহারি চরণ! তারেই দেবতা ব'লে করিলি বরণ! তারি পদতলে তই সর্ণপলি হদয়— তোর হৃদি—যার কাছে কিছুই সে নয়! শতেক সহস্র হেন নলিনী আস্কুক কেন মনের পথের তোর ধূলিও না হয়! বিধাতা, এ সুজি তব সব বিভূম্বনা, সত্য ব'লে যাহা কিছু প্রশিতে গেছি পিছু ছ: য়েছি যেমনি আর কিছ ই রহে না! হদে হদে ভালবাসা করেছ সণ্যার. অথচ দাও নি লোক ভালবাসিবার! সমস্ত সংসার এই খঃজিয়া দেখিলে দুটি হাদ একর প কেন নাহি মিলে? ওই-যে ললিতা হেথা আসিছে আবার! করেছে সমস্ত মুখ বিষয় আঁধার! কেন? তার হয়েছে কি ভেবে ত না পাই যা লাগি বিষয় হয়ে রয়েছে সদাই! চায় কি সে দিন রাত্রি বকে তারে রাখি, অবাক্ মুখেতে তার তাকাইয়া থাকি? দিবানিশি বলি তারে শত শত বার "ভালবাসি—ভালবাসি প্রেয়সী আমার"! তবেই কি মুখ তার হইবে উজ্জ্বল? তবেই মুছিবে তার নয়নের জল? এত ভাল কত জন বাসে এ ধরায়? নিঃশব্দে সংসার তব্ চ'লে কি না যায়! ঘরে ঘরে অশ্রুবারি ঝরিত নহিলে. জগৎ ভাসিয়া যেত নয়নসলিলে! দিনরাত অস্ত্রবারি আর ত সহিতে নারি-দ্র হোক, হেথা হতে লইব বিদায়, অদুষ্টের অত্যাচার সহা নাহি যায়!

[অনিলের প্রস্থান

[লিলতার প্রবেশ] বিলতা। এমনি ক'রেই তোর কাটিবে কি দিন? ললিতা রে, আর ত সহে না! এ জীবন আর ত রহে না! বিধাতা, বিধাতা, তোর ধরি রে চরণ—
বল্ মোরে কবে মোর হইবে মরণ?
নাইক সনুখের আশা— চাই নাকো ভালবাসা—
সন্থসম্পদের আশা দ্রাশা আমার—
কপালে নাইক যাহা চাই না তা আর!
এক ভিক্ষা মাগি ওরে— তাও কি দিবি নে মোরে?
সে নহে সনুখের ভিক্ষা— মরণ— মরণ!—
মরণ— মরণ দে রে— আর কিছন চাহি নে রে,
আর কোন আশা নাই— মরণ মরণ!—
এখনি মনুদিলে অখি বদি রে আর না থাকি,
অমনি বায়নুর স্রোতে মিশাইয়া যাই—
এখনি এখনি আহা হয় বদি তাই!

#### [অনিলের প্রবেশ]

ললিতা।

কোথা যাও, কোথা যাও. সখা, তুমি কোথা যাও---একবার চেয়ে দেখ এই দিক-পানে! কহি গোচরণ ধরে— ফেলিয়া যেও না মোরে! আর ত যাতনা, সখা, সহে না এ প্রাণে। ভালবাসা চাই না ত. সখা গো. তোমার---একটাকু দয়া শাধা কোরো একবার! একটাকু কোরো, সথা, মাথের যতন--মুহ্রের তরে, সখা, দিও দরশন! নিতাশ্ত সহিতে নারি ববে পা-দুখানি ধরি আঘাত করিয়া, সখা, ফেলিও না দ্রে-এইটাকু দরা শাখা কোরো ভূমি মোরে! কোথা যাও বল বল, কোথা বাও চলে! বেতেছ কি হেথা হ'তে আমি আছি বলে? গভীর রজনী এবে ঘুমেতে মগন সবে— বল, সখা, কোথা যাও, চাও কি করিতে? মরিতে! মরিতে বালা! যেতেছি মরিতে! ললিতা, বিধবা তুই আজ হতে হলি! ফেল্ অনিলের আশা মন হতে দলি! আর তই সাথে সাথে আসিস নে মোর. হেথা রহি যাহা ইচ্ছা করিস রে তোর! আবার! আবার! থাক্ ওইখেনে তুই, এগোস নে আর! শত শত বার ক'রে বলিতে কি হবে তোরে? দাঁড়া হোথা, এক পদ আসিস নে আর! আসিস নে বলি তোরে, বলি বার বার! শান্তিতে মরিব যে রে তাও তুই দিবি নে রে! মরিতে যেতেছি, তব্যু রাহ্রর মতন পদে পদে সাথে সাথে করিবি গমন?

অনিল।

দাঁড়া হোথা, সাথে সাথে আসিস নে আর, এই তোর 'পরে শেষ আদেশ আমার! ফোনলের প্রম্থান ও ললিতার ম্চিত্ত হইয়া পতন]

## দ্বাবিংশ সগ

নলিনীর প্রতি বিনোদের গান তুই রে বসন্ত সমীরণ, তোর নহে সুথের জীবন। কিবা দিবা কিবা রাতি পরিমলমদে মাতি কাননে করিস বিচরণ---নদীরে জাগায়ে দিস লতারে রাগায়ে দিস চুপিচুপি করিয়া চুম্বন। তোর নহে স্থের জীবন! ষেথা দিয়া তুই যাস পদতলে চারি পাশ ফুলেরা খুলিয়া দেয় প্রাণ! বুকের উপর দিয়া থাস তুই মাড়াইয়া, কিছ্ন না করিস অবধান। শ্নিতে মুখের কথা আকুল হইয়া লতা কত তোরে সাধাসাধি করে— मुको कथा भार्निन वा. मुको कथा वीनीन वा. চলে যাস দূর দূরা•তরে!

পাখীরা খ্লিয়া প্রাণ করে তোর গ্ণেগান,
চারি দিকে উঠে প্রতিধ্বনি :
বকুলের বালিকারা হইয়া আপন-হারা
করি পড়ে স্থেতে অমনি!
তব্ রে বসন্ত সমীরণ,
তোর নহে স্থের জীবন!

আছে যশ, আছে মান, আছে শত মন প্রাণ—
শ্ব্ধু এ সংসারে তোর নাই
এক তিল দাঁড়াবার ঠাঁই!
তাই রে জোছনারাতে অথবা বসন্তপ্রাতে
গাস যবে উল্লাসের গান,
সে রাগিণী মনোমাঝে বিষাদের স্বরে বাজে,
হাহাকার করে তাহে প্রাণ!
শোন্ বলি বসন্তের বায়,
হদরের লতাকুঞো আয়—

শ্যামল বাহুর ডোরে বাধিয়া রাখিব তোরে ছোট সেই কুঞ্জটির ছায়! তুই সেথা র'স যদি তবে সেথা নিরবিধ মধ্র বস্ত জেগে রবে, প্রতি দিন শত শত নব নব ফুল যত ফুটিবেক, তোরি সব হবে। তোরি নাম ডাকি ডাকি একটি গাহিবে পাখী, বাহিরে যাবে না তার স্বর! সে কুঞ্জেতে অতি মৃদ্ধ মাণিক ফুটাবে শুধ্ বাহিরের মধ্যাহের কর। নিভূত নিকুঞ্জহায় হেলিয়া ফ্লের গায় শ্নিয়া পাখীর মৃদ্ব গান লতার-হৃদয়ে-হারা স্থে-অচেতন-পারা ঘুমায়ে কাটায়ে দিবি প্রাণ! তাই বলি, বসন্তের বায়, হদয়ের লতাকুঞ্জে আয়! অতৃণ্ড মনের আশ লুটিয়া সুখের রাশ, কেন রে করিস্ হায় হায়!

# ন্রয়োবিংশ সগ

### কবি

মুরলা কোথায়? সে বালা কোথায় গেল? কোথায়? কোথায়? সন্ধ্যা হয়ে এল ওই, কিন্তু রে ম্রলা কই? খুজে খুজে ভ্রমি তারে হেথায় হোথায়? সে মোর সন্ধ্যার দীপ, কোথা গেল বল্! একটি আঁধার ঘরে একাকী সে জর্বলিত রে সন্ধ্যার দীপের মত বিষণ্ণ উজ্জ্বল। সন্ধ্যা হ'লে ধীরে ধীরে আসিতাম ঘরে ফিরে শ্রান্ত পদক্ষেপে অতি মৃদ্ধ গান গেয়ে, স্দ্রে প্রান্তর হতে দেখিতাম চেয়ে— মোর সে বিজন ঘরে শ্না বাতায়ন-'পরে একটি সন্ধ্যার দীপ আলো ক্রে আছে---আমারি— আমারি তরে পথ চেয়ে আছে— আমারেই স্নেহভরে ডাকিতেছে কাছে। হা মুরলা, কোথা গোল, মুরলা আমার? ওই দেখ্ ক্রমশই বাড়িছে আঁধার!

সমস্ত দিনের পরে কবি তোর এল ঘরে---প্রশান্ত মুখানি কেন দেখি না তোমার? ওই ত ন্বারের কাছে দীপটি জনালানো আছে. আসন আমার ওই রেখেছিস পেতে— আমি ভালবাসি ব'লে যতনে আনিয়া তলে রজনীগণ্ধার মালা দিয়েছিস গে°থে! কিন্তু রে দেখি না কেন তোর ম্থখান? শত শত বার ক'রে দ্রমিতেছি ঘরে ঘরে— কোথাও বাসতে নারি, শানিত নাহি মানি! হ.হ. করি উঠিতেছে সন্ধ্যার বাতাস, প্রতি ঘরে দ্রামতেছে করি হাহ,তাশ! কাঁপে দীপ্ৰাশিখা তাহে. নিভিয়া যাইতে চাহে-প্রাচীরে চম্কি উঠে ছায়ার আঁধার! সে মাখ দেখি নে কেন? সে স্বর শানি নে কেন? প্রাণের ভিতরে কেন করে হাহাকার? জানি না হৃদয়খানা ফাটিয়া কেন রে আঁথি হতে শতধারে অশ্রহারি ঝরে? কে যেন প্রাণের কাছে কি-জানি-কি বলিতেছে. কি-জানি-কি ভাবিতেছি ভাবিয়া না পাই! কোথা যাই-কোথা যাই-বলু কোথা যাই! মুরলা রে—মুরলা, কোথায়? কোথায় গেলি রে বালা? কোথায়? কোথায়?

#### [চপলার প্রবেশ]

**Б**शला ।

কবি গো, কোথায় গেল মারলা আমার?
দার্ণ মনের জনালা আর সহিল না বালা—
বৃঝি চ'লে গেল তাই, ফিরিবে না আর!
বৃঝি সে মারলা মোর, সমসত হৃদয়
তোমারে স'পিয়াছিল— আর কারে নয়।
বৃঝি বা সে ভাল ক'রে পেলে না আদর,
কাঁদিয়া চলিয়া গেল দরে দেশান্তর।
চল কবি, মারলারে খাজিবারে যাই—
আরেকটি বার যদি তার দেখা পাই,
ভাল ক'রে তারে তুমি করিও যতন,
কবি গো কহিও তারে স্নেহের বচন।
কর্ণ মাখানি তার বাকে তুলে নিও,
অগ্রাজ্পধারা তার মাছাইয়া দিও!

# চতুর্বিংশ সগ্র

#### र्नामनी

সে জন চলিয়া গেল কেন? কি আমি করেছি বলু হেন! সে মোরে দেছিল ভালবাসা. আমি তারে দিয়েছিন, আশা। হেসেছি তাহার পানে চেয়ে. ত্ষেছি তাহারে গান গেয়ে! এক সাথে বসেছি হেথায়. তবে বল' আর কি সে চায়? চায় কি স'পিব তারে প্রাণ. করিব জগৎ মোর দান? মোর অশ্রুজল মোর হাসি-আমার সমস্ত রুপরাশি? কে তার হাদয় চেয়েছিল? আপনি সে এনে দিয়েছিল। পাছে তার মন ব্যথা পায়. জ্ব'লে মরে প্রেম-উপেক্ষায়, দয়া ক'রে হেসেছিন, তাই— তাই তার মুখপানে চাই। দয়া ক'রে গান গেয়েছিন. দয়া ক'রে কথা কয়েছিন।

একি তবে মন-বিনিময়?
হদয়ের বিসম্জনি নয়?
সথি, তোরা বল্ দেখি, সত্য চ'লে গেল সে কি?
ফিরায়ে কি লইল হদয়?
এবার যদি সে আসে যাইব তাহার পাশে,
ভাল করে কথা কব হেসে—
গান গাব তার কাছে এসে?
এত দ্রে গেছে তার মন,
গলাতে কি নারিব এখন?

## পঞ্চিংশ সগ্ৰ

মুরলা

ওই ধীরে সন্ধ্যা হয়-হয়! গ্রামের কানন হল অন্ধকারময়! যতই ঘনায়ে আসে সন্ধ্যার আঁধার-

কাদিয়া ওঠে গো কেন সদয় আমার? দঃখ যেন অতিশয় ধীরে ধারে আসে— পা টিপিয়া, পা টিপিয়া, বসে মোর পাশে! মরমেতে আঁখি রাখে. এক দুন্টে চেয়ে থাকে, কি মন্ত্র পড়িতে থাকে বুকের উপরে! কেন গো এমন হয় প্রাণের ভিতরে? সন্ধ্যাদীপ ঘরে ঘরে উঠিল জবলিয়া— বাহিরে যে দিকে চাই কিছু না দেখিতে পাই-আঁধার বিশালকায়া আছে ঘুমাইয়া! ভিতরে কু'ডের বুকে নিভতে মনের সুখে ছোট ছোট আলোগাল রয়েছে জাগিয়া! আমার আলয় নাই— ভাই নাই, বন্ধ, নাই, কেহ নাই এক তিল করিবারে স্নেহ— দিবস ফুরায়ে এলে মোর তরে কেহ জ্বালায়ে রাখে না কভু প্রদীপটি ঘরে, পথপানে চেয়ে কেহ নাই মোর তরে! দিবসের শ্রমে ক্রান্ত-সন্ধ্যা যবে হয় কোথায় যে যাব. নাই শেনহের আলয়! বিরাম বিশ্রাম নাই— আদর যতন নাই— পথপ্রান্তে ধূলি'পরে করি গো শয়ন, চেয়ে দেখিবার লোক নাই এক জন। অন্ধকার শাখা মেলি শ্ব্যু বৃক্ষ যত কি ক'রে যে চেয়ে থাকে অবাকের মত! তারকার স্নেহশ্ন্য লক্ষ লক্ষ আঁখি এক দুণ্টে চেয়ে থাকে দুরাকাশে থাকি! স্নেহের অভাব মনে জেগে উঠে কেন? আশ্রমের তরে মন হুহু করে যেন! এত লক্ষ লক্ষ আছে সুখের কুটীর. একটিও নহে ওর এই অভাগীর! সারাদিন নিরাশ্রয় ঘুরিয়া বেড়াই. সন্ধ্যায় যে কোথা যাব তারো নাই ঠাঁই! কত শত দিন হ'ল ছেডেছি আলয়— আজো কেন ফিরে যেতে তব্ম সাধ হয়? ঘুরে ঘুরে পথশ্রান্ত, নাই দিণ্বিদিক— আকাশ মাথার 'পরে চেয়ে অনিমিখ! লক্ষ্য নাই. আশা নাই. কিছু নাই চিতে— এমন ক'দিন আর পারিব থাকিতে?

আহা সে চপলা মোর, থাকিত সে কাছে। হয়ত তাহার মনে ব্যথা লাগিয়াছে! আমি কোথা হ'তে এক আসিয়া আঁধার মিলিন করিয়া দিন, হাদয় তাহার। সদাই সে থাকে আহা প্রমোদের ভরে. মুহুর্ত্ত সে মোর তরে কাঁদিবে কেন রে? এতক্ষণে কবি মোর এসেছে ভবনে কে রয়েছে তাঁর তরে বসি বাতায়নে ? পদশবদ শুনি তাঁর স্বরায় অমনি দিতেছে দুয়ার খুলি কে গো সে রমণী! প্রতিদিন মালা গে'থে দিতাম যেমন আজাে কি তেমনি কেহ করে গাে রচন? হয়ত আলয় তাঁর রয়েছে আঁধার, হয়ত কেহই নাই বাতায়নে তার। হয়ত গো কবি মোর মিয়মাণ মন. কেহ নাই যার সাথে কথাটিও কন! হয়ত গো মারলার তরে মাঝে মাঝে করুণ হৃদয়ে তাঁর ব্যথা বড বাজে! হা নিষ্ঠার মারলা রে, কেন ছেড়ে এলি তাঁরে নিতান্ত একেলা ফেলি কবিরে আমার— হয়ত রে তোর তরে প্রাণ কাঁদে তাঁর! বড় স্বার্থপির তুই, নয় দঃখে তোর কাঁদিয়া কাটিয়া হ'ত এ জীবন ভোর. তাই কি ফেলিয়া আসে কবিরে একেলা! ফিরে চল্মুরলা রে, চল্ এই বেলা! হা অভাগী, সম্যাসিনী, আবার, আবার? কোথা কবি? কোন্ কবি? কে গো সে তোমার? মাঝে মাঝে দেখিস রে একি স্বাংন মিছে! স্বপনের অশ্রজল পরা ফেল্ মুছে! জীবনের স্বপন তোর ভাগ্গিবে ত্বরায়— জীবনের দিন তোর ফ্রায়-ফ্রায়! ওই দেখ্মত্যু তোর সমুখে বসিয়া কৎকালের ক্রোড় তার আছে প্রসারিয়া! সম্বন্ধ হয়েছে তোর মরণের সাথে.— দে রে তোর হাত তার অস্থিময় হাতে! এ সংসারে কেহ যদি তোরে ভালবাসে সে কেবল ওই মৃত্যু—ওই রে আকাশে! গুরুভার রম্ভহীন হিমহস্তে তার আলিজ্যন করেছে সে হৃদয় তোমার! হে মরণ! প্রিয়তম— স্বামী গো, জীবন মম, কবে আমাদের সেই সম্মিলন হবে? জীবনের মৃত্যেশয্যা তেয়াগিব কবে?

# ষড়বিংশ সগ

### नीमनी

আজ তার সাথে দেখা হ'ল. মুখ ফিরাইয়া চ'লে গেল! হা অদৃষ্ট, কাল মোরে হেরিয়া যে জন নলিনী নলিনী বলি হ'ত অচেতন. নিমেষ ভলিত আঁখি, প্রিরত না আশ— আমার সোন্দর্যরাশি করিত যে গ্রাস. মোর রাজ্যা চরণের ধূলি হইবার হৃদয়ের একমাত্র সাধ ছিল যার, ধালিতে যে পদচিহ্ন করিত চুম্বন, মুখ ফিরাইয়া আজ গেল সেই জন! আঁখির পিপাসা তার হৃদয়ের আশা তার নলিনীরে দেখে সেও ফিরালে নয়ন! পাশ দিয়া চ'লে গেল স্পশ্ধিতগমন? বিশ্বাসঘাতক যদি কাল পুন আসে নলিনী নলিনী বলি ফিরে পাশে পাশে. ভালবাসা ভালবাসা করে দিন রাত. তাহার পানে কি আর ফিরে চাই একবার! করি না কি বজসম কটাক্ষনিপাত! হাসির ছারিকা দিয়ে বিশিধ তার মন দার্ণ ঘূণার বিষে করি অচেতন! ভিখারী বালক সেই দিবস রজনী যেই একটি হাসির তরে ছিল মুখ চেয়ে. একটি ইণ্গিত পেলে আসিত যে ধেয়ে. আজ মোরে—নলিনীরে—হেরি সেই জন চ'লে গেল একেবারে ফিরায়ে নয়ন! যেন আজু, আমি রে নলিনী নই আর— কাল যাহা ছিল আজ কিছু নাই তার! এ হদে আঘাত দিবে মনে করে সে কি! সে যদি ফিরে না চায়. সে যদি চলিয়া যায়. তাহা হ'লে নলিনী এ কে'দে মরিবে কি! এই যে উড়াই ধলো চরণের ঘায় বায়,ভরে এও ত পশ্চাতে চ'লে যায়, তাই নলিনীর আঁখি অগ্রু বর্ষিবে না কি! হা কপাল, এও সে কি ছিল মনে ক'রে কথা না কহিয়া সেও ব্যথা দিবে মোরে! এ যে হাসিবার কথা— সেও মোরে দিবে ব্যথা. কাল যারে নিতাস্ত করেছি অবহেলা. কুপা ক'রে দেখিতাম যার প্রেমখেলা.

সেও আজ ভাবিয়াছে ব্যথিবে এ মন শুধু কথা না কহিয়া, ফিরায়ে নয়ন!

# স্তবিংশ সগ্

#### কবি

ম্রলা রে— ম্রলা কোথায়? দেশে দেশে ভ্রমিতেছে কোথায়— কোথায়? সম্মন্থে বিশাল মাঠ ধন্ধন করিতেছে, সে মাঠেতে অন্ধকার— বিস্তারিয়া বাহ, তার ভূমিতে রাখিয়া মুখ কে'দে মরিতেছে! কোথা তুই—কোথা ম্রলা রে, কোথা তুই গোল বল--- শ্বধাইব কারে? উদিল সন্ধ্যার তারা ওই রে গগনে! ওই তারা কত দিন দেখেছি দ্বজনে! তা কি তোর ম্রলারে মনে আর পড়েনারে? সে সকল কথা তুই ভুলিলি কেমনে? কত দিন-- কত কথা-- কত সে ঘটনা--মনের ভিতরে কি রে আকুলি ওঠে না? তবে তুই কি পাষাণে বে'ধেছিলি হিয়া? কেমনে কবিরে তোর গোল তেয়াগিয়া? বিজন আকাশে মোর ছিলি রে সতত স্থিরজ্যোতি ওই সন্ধ্যাতারাটির মত, যদি রে মৃহ্তে-তরে আপনারে ভুলে মেঘখণ্ড রেখে থাকি এ হৃদয়ে তুলে, তাই কি রে অভিমানে অস্ত যেতে হয়? এ জনমে আর কি রে হবি নে উদয়? আজ আমি লক্ষ্যহীন দিক হারাইয়া! অসীম সংসারে কোথা বেড়াই ভাসিয়া! দেখিতে যে পাব নাকো তোরে একেবারে— সে কথা পারি নে কভু মনে করিবারে! শব্দ কোন শ্রনিলেই আপনারে ছলি भर्मिया नयन-पर्धि भरन भरन विल-''যদি এই শব্দ তারি পদশব্দ হয়! যদি খ্লিলেই আঁখি— অমনি তাহারে দেখি! সন্মন্থে সে মন্থ আসি হয় রে উদয়!" কোথায় ম্রলা! দেখা দে রে একবার, খ্রজিয়া বেড়াতে হবে কত দ্রে আর? ম্রলা রে— ম্রলা কোথায়! একেলা ফেলিয়া মোরে গেলি রে কোথায়!

## অভবিংশ সগ

#### নলিনী

ভাল ক'রে সাজায়ে দে মোরে। বুঝি রুপ পড়িতেছে ঝ'রে!

করিতে করিতে খেলা

জीवरनं अन्धारवना

ব্ৰি আসে তিল তিল করে! বড় ভয় হয় প্ৰতিক্ষণ নলিনী হতেছে প্ৰয়তন,

একে একে সবে তারে তেয়াগি যেতেছে হা রে—
কেন, সখি, হতেছে এমন!
ভূলে যে আমার কাছে আসে
তথনি ত যাই তার পাশে,

শ্বিগাল আদরে ডাকি, হাসি, গাই, কাছে থাকি, তব্ও কেন লো থাকে না সে! ছিল ত আমার র্পরাশ

একেবারে পেলে কি বিনাশ?

সংসারে কেবলি তবে রুপের কাঙাল সবে?

কচি মুখানির সবে দাস?
ভালবাসা ব'লে কিছু নাই?

স্বার্থপর পুরুষ স্বাই?

চির-আত্মবিসঙ্জন

করে যে ভকতমন

হেন মন কোথা, সখি, পাই? মুখেরই রাজত্ব যদি ভবে এ মুখ সাজায়ে দে লো তবে!

# উনহিংশ সগ

### ললিতা

সংসারের পথে পথে মরীচিকা অন্বেষিয়া
দ্রমিয়া হয়েছি ক্লান্ত নিদার্ন কোলাহলে—
তাই বলি একবার আমারে ঘ্মাতে দাও—
শীতল করি এ হুদি বিরামের দ্নিশ্ধ জলে!
শানত এ জীবনে মোর আস্কুক নিশীথকাল,
বিক্ষাতি-আঁধারে ডুবি ডুলি সব দুবজনালা,
নিঃস্বান নিদ্রার কোলে ঘ্মাতে গিয়াছে সাধ,
মিশাতে মহাসমুদ্রে জীবনের দ্রোতোমালা!
শরীর অবশ অতি—নয়ন মুদিয়া আসে
মৃত্যুর শ্বারের কাছে বসিয়া সন্ধ্যার বেলা,
চৌদিকে সংসার-পানে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখি—

আধ' স্বশ্নে আধ' জেগে দেখি গো মায়ার খেলা!
কত শত লোক আছে— কেহ কাঁদে, কেহ হাসে,
কেহ ঘ্ণা করে, কেহ প্রাণপণে ভালবাসে—
একটি কথার তরে কেহ বা কাঁদিয়া মরে,
একটি চাহনি-তরে চেয়ে আছে কত মাস—
একটি হাসির ঘায়ে কেহ বা কাঁদিয়া উঠে,
একটি হেরিয়া অশ্র কারো মর্থে ফ্টে হাস!
কেহ বসে, কেহ ওঠে— কেহ থাকে, কেহ যায়—
জীবনের খেলা দেখি মরণের শ্বারে শ্রুয়ে—
হাসি নাই, অশ্র নাই— সর্খ নাই, দঃখ নাই—
হাসি অশ্র সর্খ দ্য দেখিতেছি চেয়ে চেয়ে।
শ্র্র শ্রানিত, শ্র্ব শ্রানিত— আর কিছর, কিছর নহে—
নহে ত্ষা, নহে শোক, নহে ঘ্ণা, ভালবাসা—
দার্ণ শ্রানিতর পরে আসে যে দার্ণ ঘ্রম
সেই ঘ্রম ঘ্রমাইব— আর কোন নাই আশা!

# হিংশ সগ

### নালনী

বড় সাধ গেছে মনে ভালবাসিবারে— সখি, তোরা বল্ দেখি ভালবাসি কারে? বসন্তে নিকুঞ্জবনে বেণ্টিত সহস্র মনে नीलनी প্রাণের খেলা भारत খেলিয়াছে, খেলা ছাড়া সত্যকার জীবন কি আছে? সে জীবন দেখিবারে বড় সাধ গেছে! মনেতে মিশায়ে মন সচেতনে অচেতন জগত হইয়া আসে মৃদ্ভায়াময়. দুটি মন চেয়ে থাকে, দোঁহে দোঁহা ঢেকে রাখে-সজনি লো, সে বড় সুখের মনে হয়! সে সুখ কি পাই যদি ভালবাসি কারে? বড় সাধ যায়, সখি, ভালবাসিবারে! এত যে হৃদয় আছে, ভ্রমে নলিনীর কাছে--নলিনীর নহে কি গো একটিও তার? যদি কারো দ্বারে যাই, কাঁদিয়া আশ্রয় চাই, কেহই কি খুলিবে না হৃদয়ের শ্বার? হৃদয়ের দুয়ারের বাহিরে বসিয়া খেলেছি মনের খেলা সকলে মিলিয়া— সিংহাসন নিরমিত', আমারে বসায়ে দিত, পদতলে ফ্ল তুলে দিত সবে আনি-গরবে উন্মন্তহিয়া আপনারে বিসরিয়া

ভাবিতাম আমি বৃঝি হৃদয়ের রাণী?
চারি দিকে আমার হৃদয়-রাজধানী!
দিবস সায়াহ্ন হ'ল, বসন্ত ফ্রায়,
খেলাবার দিন ধবে অবসান-প্রায়,
মাথায় পড়িল বাজ— সহসা দেখিন আজ
আমি কেহ নই, শুধু খেলাবার রাণী—
বাল্কার 'পরে গড়া খেলা-রাজধানী!
নিতান্ত ভিখারী আজি দীনহীন বেশে সাজি
দ্য়ারে দ্য়ারে শ্রমি আশ্রমের তরে,
সবাই ফিরায় মুখ উপেক্ষার ভরে।
খেলা যবে ফ্রাইল কে কোথায় চ'লে গেল—
তাই বড় সাধ যায় ভালবাসিবারে।
সথি, তোরা বল্ন দেখি ভালবাসি কারে?

### একগ্রিংশ সগ

### আনিল ও কবি

অনিল।

একবার এস তুমি, চল গো হোথায়---দেখে যাও কি হৃদয় দোলেছ দূ-পায়! যখন কোরক সবে. খোলে নাই আঁথি. তথন হৃদয়ে তার বসিয়া একাকী দিনরাত—দিনরাত বিষদনত বিংধি আহা সেই সুকুমার কিশ্লয়হুদি বিন্দু বিন্দু রক্ত তার করেছ শোষণ! कथािं त्र वटल नारें - भूथिं त्र जुल नारें, হদয়ঘাতীরে হৃদে দিয়েছে আসন! আজ সে যৌবনে যবে খুলিল নয়ন-দেখিল হৃদয়ে তার নাই রম্ভলেশ. যৌবনের পরিমল হয়েছে নিঃশেষ! কথাটি সে বলিল না— মুখটি সে তুলিল না, দুৰ্বল মাথাটি আহা পড়িল গো নুয়ে মাটিতে মিশাবে কবে, চেয়ে আছে ভূ'য়ে! এস তবে বিষকীট, দেখ'সে আসিয়া— হলাহলময় হাসি মরিও হাসিয়া— একটা একটা করি কি করে যেতেছে মরি. একটি একটি দল পডিছে খসিয়া! বিষাক্ত নিশ্বাসে তব বিষাক্ত চম্বনে কি রোগ পশিল তার সুকোমল মনে? তার চেয়ে কেন তীর অশনি আসিয়া দার্ণ চুম্বনে তারে ফেলে নি নাশিয়া!

দশ্ভে দশ্ভে পলে পলে জর্বি জর্বি হলাহলে মন্মে মন্মে শিরে শিরে হ'ত না দহিতে. মনের ব্যথার 'পরে দংশন সহিতে! মুহুরের আলিপানে মরিত, ফুরাত— মুহুত্ত জ্বলিয়া শেষে সকল জ্জাত! যে কোশলে ধীরে ধীরে হাদয়ের শিরে শিরে দার্ণ মৃত্যুর রস করেছ সঞ্চার, সে কৌশল সফল যে হয়েছে তোমার! তাই একবার এস— দেখ'সে ত্বরায় কেমন করিয়া তার জীবন ফুরায়! নিদার্ণ বিষ তব ফলে কি করিয়া, জর্বিরা মরিতে হ'লে মরে কি করিয়া! সে বালা, আস্ত্র তার দেখিয়া মরণ, কাঁদিয়া তোমারি কাছে করেছে প্রেরণ! এখনো চাও গো যদি, শেষ রক্তে তার দিবে গো সে প্রক্ষালিয়া চরণ তোমার। নিতান্ত দুৰ্বল বুকে করিবে ধারণ ওই তব নিরদয় কঠিন চরণ! রক্তময় পদতলে বুক ফাটি গিয়া নিতান্ত মরিবে বালা কথা না কহিয়া! তবে এস, তার কাছে এস একবার আরুভ করিলে যাহা শেষ দেখ তার!

# দ্বাহিংশ সগ্ৰ

## নলিনী

আজ আমি নিতাশত একাকী—
কেহ নাই, কেহ নাই হায়!
শ্ন্য বাতায়নে বিস পথপানে চেয়ে থাকি,
সকলেই গ্হম্খে চ'লে যায়— চ'লে যায়!
নলিনীয় কেহ নাই হায়!

পরাণো প্রণয়ী-সাথে চোখে চোখে দেখা হ'লে সরমে আকৃল হ'য়ে তাড়াতাড়ি যায় চ'লে! প্রণয়ের স্মৃতি শৃধ্র অন্তাপ-র্পে জাগে, ভূলিবারে চাহে যেন ভাল যে বাসিত আগে। বিবাহ করেছে তারা, স্থেতে রয়েছে কিবা—ভাই বন্ধ্র মিলি সবে কাটাইছে নিশি দিবা! সকলেই স্থে আছে যে দিকে ফিরিয়া চাই, আমি শৃধ্র করিতেছি 'কেহ নাই—কেহ নাই'।

তাদের প্রেয়সী যদি মোরে দেখিবারে পায় হাসিয়া লুকানো হাসি মোর মুখ-পানে চায়— অবাক হইয়া তারা ভাবে কত মনে মনে, "এই কি নলিনী সেই মুখে যার হাসি নেই. বিষাদ-আঁধার জাগে জ্যোতিহীন দু-নয়নে! এই কি নাথের মন হয়েছিল একেবারে!" কিছ্বতে সে কথা যেন বিশ্বাস করিতে নারে! হয়ত সে অভিমানে তুলিয়া প্রাণো কথা নাথের হৃদয়ে তার দিতে চায় মনোব্যথা। অমনি সে সসঙ্কোচে যেন অপরাধী-মত মরমে মরিয়া গিয়া বুঝাইতে চায় কত! সেদিন খেলিতেছিল নীরদের ছেলে দুটি. কচি মুখে আধ' আধ' কথা পড়িতেছে ফুটি. অযতনে কপালেতে পড়ে আছে চুলগালি— চপিচপি কাছে গিয়ে কোলেতে লইন, তলি। বুকেতে ধরিনা চাপি, হাদয় ফাটিয়া গিয়া পড়িতে লাগিল অশ্র দর দর বিগলিয়া! ভাগর নয়ন তুলি মুখপানে চেয়ে চেয়ে কিছুখন পরে তারা চলিয়া গেল গো ধেয়ে! আজ মোর কেহ নাই হায়.

সকলেরি গৃহ আছে, গৃহমুখে চ'লে যায়— নলিনীর কিছু নাই হায়!

# <u>র</u>য়স্তিংশ সগ

পর্ণশিষ্যায় শয়ান ম্রলা। চপলা

চপলা। কি করিয়া এত তুই হলি রে নিষ্ঠার,
ললিতা সে, এত ভাল বাসিতিস যারে,
কি করিয়া ফেলি তারে যাবি দ্র—দ্র—
এতদিনকার প্রেম ছি'ড়ি একেবারে!
কবি তোরে এত ভাল বাসে যে ম্রলে,
তারেও কি তুই, সখি, ফেলে যাবি চ'লে?

্কিব ও অনিলের প্রবেশ।
কবি। কি করিলি বল্ দেখি! কি করেছি তোর?
মর্বলা রে, ম্রবলা রে, ম্রবলা আমার, হা— রে,
কি করেছি এত তুই হলি যে কঠোর?
প্রাণ মোর, মন মোর, হদয়ের ধন মোর,
সমুখ্ত হদর মোর, জগং আমার—
একবার বল্ বালা, বল্ একবার

ছাড়িয়ে যাবি নে মােরে ফেলি এ সংসার-ছােরে, নিতানত এ হলয়েরে রাখি অসহায়। আয়, সখি, বৃকে থাক্, এই হেথা মাথা রাখ্, হলয়ের রক্ত ফেটে বাহিরিতে চায়। ম্রলা, এ বৃক তুই ত্যাজিস্ নে আর— চিরাদিন থাক্, সখি, হলয়ে আমার!

মুরলা।

লও কবি. এই লও. এই মাথা তলে লও--অবসন্ন এ মাথা যে পারি নে তুলিতে. একবার রাখ স্থা, রাখ ও কোলেতে! নিতান্তই স্বার্থপের হৃদয় আমার, অতি নীচ হীন হাদি এই মুরলার— নিৰ্দায়— নিৰ্দায় বড— পাষাণ হতেও দড. ধূলি হ'তে লঘুতর হৃদয় আমার! নহিলে কি ক'রে আমি, কবি, কবি মোর, (হৃদয়ে ঘনায়ে ছিল কি মোহের ঘোর!) দ্নেহময় তোমারেও ত্যাজ অনায়াসে কি ক'রে আইন, চলি এ দরে প্রবাসে? ও করুণ নয়নের অশ্রুবারিধার একবারো মনে নাহি পডিল আমার? অমন স্নেহের পানে ফিরে না চাহিয়ে পারিন, আঘাত দিতে ও কোমল হিয়ে? মার্চ্জনা করিও এই অপরাধ তার. কবি মোর, শেষ ভিক্ষা এই মরেলার! এমন দুৰ্বলৈ হাদি, এত নীচ, হীন, এমন পাষাণে গড়া, এতই সে দীন, এ যে চিরকাল ধ'রে ছিল তব কাছে এ অপরাধের, কবি, মার্ল্জনা কি আছে? স্থা, অপরাধ সারা অস্তিত্ব তাহার— মরণে করিবে আজি প্রায়শ্চিত্ত তার! কেন আজ মুখখানি শীর্ণ ও মলিন-বড় যেন প্রান্ত দেহ, অতি বলহীন-রাখ কবি, মাথা রাখ, এই বুকে মাথা রাখ, একট্ব বিশ্রাম কর হৃদয়ে আমার! ছি ছি স্থা, কে'দো নাকো, ম,রলার কথা রাখো ও মুখে দেখিতে নারি অশ্রবারিধার!

কবি। এত দিন এত কাছে ছিন্ এক ঠাই, মিলনের অবসর মোরা পাই নাই। কে জানিত ভাগ্যে, সখি, ঘটিবৈ এমন মরণের উপক্লে হইবে মিলন!

ম্রলা। কি যে সুখ পেতেছি তা বলিব কি ক'রে— বল সখা, এখনি কি বাব আমি ম'রে?

এই মরণের দিন না যদি ফ্রায় মরিতে মরিতে যদি বে'চে থাকা যায়-দিন যায়, দিন যায়, মাস চলে যায়, তব্ব মরণের দিন না যদি ফ্রায়! স্থা ওগো. দাও মোরে দাও মোরে জল-সুখেতে হয়েছি শ্রান্ত, অতি দুরবল। বিবাহ হইবে, সখি, আজ আমাদের-কবি। দার্ণ বিরহ ওই আসিবার আগে, সই, অনন্ত মিলন হোক এই দুজনের! আকাশেতে শত তারা চাহিয়া নিমেষহারা. উহারা অননত সাক্ষী রবে বিবাহের! আজি এই দুটি প্রাণ হইল অভেদ, মরণে সে জীবনের হবে না বিচ্ছেদ। হোক তবে, হোক, সখি, বিবাহ সংখের— চিতায় বাসরশ্য্যা হোক আমাদের! তবে তুলে আন হরা রাশি রাশি ফাল! মুরলা। চিতাশ্য্যা হোক আজি কুসুমে আকুল! রজনীগন্ধার মালা গাঁথ গো স্বরায়, সে মালা বদল করি দিও এ গলায়---সেই মালা প'রে আমি তোমার সমুখে, স্বামি, করিব শয়ন সূথে সূথের চিতায়! সেই মালা প'রে যেন দশ্ধ হয় কায়!

[ র্আনলের ফাল আনিতে প্রস্থান

কবি গো, বড়ই সাধ ছিল মনে মনে
এক দিন কে'দে নেব ধরি ও চরণে—
দেখি, কবি, পা-দুখানি দেখি একবার,
বড় সাধ গেছে মনে সুখে কাঁদিবার!
কই, ফুল এল না ত, আসিবে কখন?
এখনি ফুরায়ে পাছে যায় এ জীবন!
আরো কাছে এস কবি, আরো কাছে মোর—
রাখ হাত দুইখানি হাতের উপর!
কবি গো, স্বশেনও আমি ভাবি নাই কভূ
শেষদিনে এত সুখ হবে মোর প্রভূ।
এখনো এল না ফুল! সখা গো আমার,
বড় যে হতেছি গ্রান্ত, পারি নে যে আর!

ফুল লইয়া অনিলের প্রবেশ

[ অনিলের প্রতি ] ললিতা কেমন আছে বল ভাই বল!

অনিল। ললিতা কেমন আছে? সে আছে রে ভাল!

ম্রলা। চিরকাল ভাল যেন থাকে আদরিণী,

চিরকাল পতিস্থে থাকে সোহাগিনী!

কথা ক' চপলা, সখি, মাথা খা আমার—
নীরবে নীরবে বসি কাঁদিস না আর!

মরণের দিনে দৃঃখ র'য়ে গেল চিতে হাসিখুশি মুখ তোর পেন্ না দেখিতে! স্থে থাক্--- স্থ, তুই চিরস্থে থাক্---হাসিয়া খেলিয়া তোর এ জীবন যাক্! ওই-যে এসেছে মালা-কবি গো, দ্বায় পরায়ে দাও গো তাহা এ মোর গলায়। এই লও হাত মোর রাখ তব হাতে— ছেলেবেলা হতে মোরে কত দয়া স্নেহ ক'রে রেখেছ এ হাত ধরি তব সাথে সাথে, আবার মোদের যবে হইবে মিলন এ হাত আমার, কবি, করিও গ্রহণ— যেথা যাবে সেথা রব, দুই জনে এক হব, অনন্ত বাঁধনে রবে অনন্ত জীবন! ক্বি। বিবাহ মোদের আজ হল এই তবে, ফ্ল যেথা না শ্কায় সদা ফ্টে শোভা পায় সেথায় আরেক দিন ফুলশয্যা হবে!

মুরলা: [কবিকে] এস কবি, বুকে এস!

[ অনিলকে ]

এস ভাই, কাছে বস!

[ हशनारक ] একটি চুম্বন, সখি,— বৃবিধ প্রাণ যায়, এই শেষ দেখা এই দুখের ধরায়! আসিছে আঁধার ঘোর— কবি, কোথা তুমি মোর! আরো কাছে, আরো কাছে, এস গো হেথায়! আজ তবে বিদায়, বিদায়! দ্বামি, প্রভু, কবি, সখা, আবার হইবে দেখা, আজ তবে বিদায় বিদায়!

# চতুস্তিংশ সগ

শয্যায় শ্য়ান ললিতা। অনিলের প্রবেশ ললিতার গান বায়াু! বায়াু! কি দেখিতে আসিয়াছ হেথা কৌতুকে আকুল! আমি একটি জাই ফাল! সারা রাত এ মাথায় প'ড়েছে শিশির---গণৈছি কেবল! প্রভাতে বড়ই খ্রান্ত ক্লান্ত, হে সমীর, অতি হীনবল! ভাৎগা বৃদ্তে ভর করি রয়েছি জীবন ধরি জীবনে উদাস! ওগো উষার বাতাস!

প্রান্ত মাথা পড়ে নুরে— চাহিয়া রয়েছে ভু'রে মর'-মর' একটি জ'ই ফ্লা

কাছেতে এস না স'রে— এখনি পড়িবে ঝ'রে স্কুমার একটি জ্বই ফ্ল!

ও ফ্ল গোলাপ নয় স্বমাস্বভিময়, নহে চাঁপা, নহে গো বকুল!

ও নহে গো মৃণালিনী তপনের আদরিণী, ও শুধু একটি জুই ফ্ল!

ওরে আসিয়াছ দিতে কি সংবাদ হায় হে প্রভাতবায়?

প্রভাতে নলিনী আজি হাসিছে সরসে? হাস্কুক সরসে!

শিশিরে গোলাপগ্নলি কাঁদিছে হরষে? কাঁদ্বক হরষে!

ও এথান বৃক্ত হ'তে কঠিন মাটিতে পড়িবে ঝরিয়া—

শান্তিতে মরে গো যেন মরিবার কালে, যাও গো সরিয়া!

ম্খখানি ধীরে ধীরে দেখিতেছ তুলে

দাঁডাইয়া কাছে—

দেখিবারে— ক্ষ্দু জুই মুখ নত করি অভিমান ক'রে বুঝি আছে!

নয় নয়, তাহা নয়, সে সকল খেলা নয়— ফুরায় জীবন!

তবে যাও, চ'লে যাও— আর কোন ফ্রলে যাও প্রভাতপবন!

ওরে কি শ্বধাতে আছে প্রেমের বারতা মর'-মর' ধবে?

একটি কহে নি কথা, অনেক সহেছে— মরমে মরমে কীট অনেক বহেছে—

আজ মরিবার কালে শ্বধাইছ কেন?

কথা নাহি ক'বে!

ও যখন মাটি-'পরে পড়িবে ঝরিয়া ওরে ল'য়ে খেলাস নে তুই!

উড়ায়ে যাস নে ল'য়ে হেথা হ'তে হোথা!
ক্ষুদ্ৰ এক জ'ই!

যেথাই খসিয়া পড়ে সেথা যেন থাকে প'ড়ে, ঢেকে দিস শ্কানো পাতায়!

ক্ষ্ম জ্বই ছিল কিনা কেহই ত জানিত না, মরিলেও জানিবে না তায়! কাননে হাসিত চাঁপা, হাসিত গোলাপ

আমি যবে মরিতাম কাঁদি,

আজো হাসিবেক তারা শাখায় শাখায় হাতে হাতে বাঁধি! সে অজস্র হাসি-মাঝে সে হরষরাশি-মাঝে ক্ষৃদুদ্র এই বিষাদের হইবে সমাধি!

সমা°ত



প্রকাশ : ১৮৮১

# উপহার

# ভাই জ্যোতিদাদা

যাহা দিতে আসিয়াছি কিছুই তা নহে ভাই!
কোথাও পাই নে খাঁজে যা তোমারে দিতে চাই!
আগ্রহে অধীর হ'য়ে ক্ষ্রুদ্র উপহার ল'য়ে
যে উচ্ছবাসে আসিতেছি ছুটিয়া তোমারি পাশ,
দেখাতে পারিলে তাহা প্রিত সকল আশ।
ছেলেবেলা হ'তে, ভাই, ধরিয়া আমারি হাত
অন্ক্রণ তুমি মোরে রাখিয়াছ সাথে সাথ।
তোমার স্নেহের ছায়ে কত না যতন ক'রে
কঠোর সংসার হ'তে আবির রেখেছ মোরে।
সে স্নেহ-আগ্রয় তাজি যেতে হবে পরবাসে
তাই বিদায়ের আগে এসেছি তোমার পাশে।
যতখানি ভালবাসি, তার মত কিছু নাই—
তবু যাহা সাধ্য ছিল যতনে এনেছি তাই!

### প্রথম দুশ্য

## দৃশ্য- পর্বতগ্রহা। রাত্রি

কালভৈরবের প্রতিমার সম্মুখে রুদ্রচন্ড

র্দ্রচণ্ড।

মহাকালভৈরব-মুরতি, শ্বন, দেব, ভক্তের মিনতি!

কটাক্ষে প্রলয় তব.

চরণে কাঁগিছে ভব প্রলয়গগনে জনলে দীপত তিলোচন।

তোমার বিশাল কায়া **ফেলেছে আঁধার ছা**য়া.

অমাবস্যারাত্রি-রূপে ছেয়েছে ভুবন।

জটার জলদরাশি চরাচর ফেলে গ্রাসি.

দশনবিদ্যুত-বিভা দিগলেত খেলায়।

তোমার নিশ্বাসে থাস নিভে রবি, নিভে শশী.

শত লক্ষ তারকার দীপ নিভে যায়।

প্রচণ্ড উল্লাসে মেতে. জগতের শ্মশানেতে

প্রেতসহচরগণ ভ্রমে ছ্রটে ছ্রটে—

নিদার্ণ অটুহাসে প্রতিধর্নি কাঁপে গ্রাসে.

ভাষা ভূমা-ভল তারা লাফে করপাটে।

থরহর স্বর নর, প্রলয়ম্রতি ধর'

চারি পাশে দানবেরা কর্ত্ত বিহার-

নিবেদিন্ব প্নঃ প্ন মহাদেব, শুন শুন

আমি রুদ্রচণ্ড, চণ্ড, সেবক তোমার।

ষে সঙ্কলপ আছে মনে সাপিন্ব তা ও চরণে,

কুপা করি লও দেব, লও তাহা তুলে।

এ দার্ণ ছ্রিখানি অর্থার্পে দিন্ আনি,

দ্ব-দণ্ড এ ছব্রিকাটি রাখ পদম্লে।

কুপা তব হবে কবে মনোআশা পূর্ণ হবে, মন হ'তে নেবে যাবে প্রতিজ্ঞা-পাষাণ!

সংকল্প হইলে সিদ্ধ এ ক্রদি করিয়া বিশ্ধ নিজের শোণিত দিব উপহারদান!

# দ্বিতীয় দৃশ্য

# দ্শা— **অরণ্য।** র্দ্রচণ্ড ও অমিয়া

#### রমুচণ্ড।

বার বার ক'রে আমি ব'লেছি, অমিয়া, তোরে কবিতা আলাপ-তরে নহে এ কুটীর, তব্ব তোরা বার বার মিছা কি প্রলাপ গাহি বনের আঁধার চিন্তা দিস্ভাপ্গাইয়া! পাতালের গুড়তম অন্ধতম অন্ধকার! অধিকার কর' এর বালিকা-হৃদয়, ও হদের সূখ আশা ও হৃদের ঊষালোক মৃদুহাসি মৃদুভাব ফেল গো গ্রাসিয়া! হিমাদ্রিপাষাণ চেয়ে গ্রুভার মন মোর, তেমনি উহার মন হোক গ্রুব্ভার! হিমাদ্রিত্যার চেয়ে রক্তহীন প্রাণ মোর, তেমনি কঠিন প্রাণ হউক উহার! কুটীরের চারি দিকে ঘনঘোর গাছপালা আঁধারে কুটীর মোর রেখেছে ভুবায়ে— এই গাছে, কতবার দেখেছি অমিয়া তুই. লতিকা জড়ায়েছিস আপনার মনে— ফুলন্ত লতিকা যত ছি°ড়িয়া ফেলেছি রোষে, এ সকল ছেলেখেলা পারি নে দেখিতে! আবার কহি রে তোরে. বিস চাঁদ কবি-সনে এ অরণ্যে করিস নে কবিতা-আলাপ!

## অমিয়া।

ষাহা বালয়াছ সব শ্রনিয়াছি পিতা-আর আমি আনমনে গাহি না ত গান, আর আমি তরুদেহে জড়ায়ে দিই না লতা, আর আমি ফুল তুলে গাঁথি না ত মালা! কিন্তু পিতা, চাঁদ কবি, এত তারে ভালবাসি, সে আমার আপনার ভারের মতন— বল মোরে বল পিতা. কেন দেখিব না তারে! কেন তার সাথে আমি কহিব না কথা! সেকি পিতা? তারে তুমি দেখেছ ত কত বার, তব্ কি তাহারে তুমি ভালবাস নাই! এমন মুরতি আহা, সে যেন দেবতা-সম, এমন কে আছে তারে ভাল যে না বাসে! এই যে আঁধার বন তার পদার্পণ হ'লে এও যেন হেসে ওঠে মনের হরষে!

এই যে কুটীর, এও কোল বাড়াইরা দের,
অভ্যর্থনা করে নি যে কোন অতিথিরে!
স্কুটি কোরো না পিতা, ওই সুকুটির ভয়ে
সমসত তোমার আজ্ঞা করেছি পালন।
পায়ে পড়ি ক্ষমা কর— এই ভিক্ষা দাও পিতা,
এ ভালবাসায় মোর করিও না রোষ!

মাতৃস্তন্য কেন তোর হয় নাই বিষ! র\_দ্রচন্ড। অথবা ভূমিষ্ঠশয্যা চিতাশয্যা তোর! অমিয়া। তাই যদি হ'ত পিতা, বড় ভাল হ'ত! কে জানে মনের মধ্যে কি হয়েছে মোর. বরষার মেঘ যদি হইতাম আমি বিধিয়া সহস্রধারে অশ্রেজলরাশি, বজ্রনাদে করিতাম আকুল বিলাপ! আগে ত লাগিত ভালো জোছনার আলো. ফুটাত ফুলের গুচ্ছে বকুলতলাটি— ভ্রুটির ভয়ে তব ডরিয়া ডরিয়া তাহাদেরো 'পরে মোর জন্মেছে বিরাগ! শুধু একজন আছে যার মুখ চেয়ে বড়ই হরষে পিতা সব যাই ভুলে, দূর হ'তে দেখি তারে আকুল হৃদয় দেহ ছাডি তাডাতাডি বাহিরিতে চায়! সে আইলে তার কাছে যেতে দিও মোরে! সে যে পিতা অমিয়ার আপনার ভাই! বটে বটে, সে তোমার আপনার ভাই! র্দুচণ্ড। শত তীক্ষা বদ্ধ তার পড়াক মস্তকে, চিরজীবী হউক সে অণ্নিকুণ্ডমাঝে! মুখ ঢাকিস নে তুই, শোন্ তোরে বলি, পুনরায় যদি তোর আপনার ভাই--চাঁদ কবি এ কাননে করে পদাপণ এই যে ছুরিকা আছে কলৎক ইহার

অমিয়া। রুদ্রচণ্ড।

চুপ্, শোন্ বলি;
জীবনেত ছারিকা দিয়া বিশিধয়া বিশিধয়া
শত খণ্ড করি তার ফোলিব শারীর,
পাণ্ডুবর্ণ আঁখি-মাদা ছিল্ল মান্ড তার
ওই ব্ক্ষশাখা-'পরে দিব টাংগাইয়া,
ভিজিবে বর্ষার জলে পার্ডিবে তপনে
যতদিনে বাহিরিয়া না পড়ে কংকাল!
শানিয়া কাঁপিতেছিস, দেখিবি যখন
মাস্তকের কেশ তোর উঠিবে শিহরি!

তাহার উত্ত\*ত রক্তে করিব ক্ষালন!

ও কথা বোল' না পিতা—

আপনার ভাই তোর! কে সে চাঁদ কবি!
হতভাগ্য পৃথ্বীরাজ, তারি সভাসদ!
সে পৃথ্বীরাজের হীন জীবন মরণ
এই ছুরিকার 'পরে রয়েছে ঝুলান'!
থাম পিতা, থাম থাম, ও কথা বোলো না!
শত শত অভাগার শোণিতের ধারা
তোমার ছুরিকা ওই করিয়াছে পান,
তব্তু— তব্তু ওর মিটে নি পিপাসা?
কত বিধবার আহা কত অনাথার
নিদার্ণ মন্মভেদী হাহাকারধ্বনি
তোমার নিষ্ঠ্র কর্ণ করিয়াছে পান,
তব্তু তব্তু ওর মিটে নি কি তৃষা?

র\_দুচ^ড।

অমিয়া।

্আপনার মনে ]---মিটে নাই, মিটে নাই! মোরে নিৰ্বাসন! রাজ্য ছিল, ধন ছিল, সব ছিল মোর, আরো কত শত আশা ছিল এই হৃদে— রাজ্য গেল. ধন গেল, সব গেল মোর, কুলে এসে ডুবে গেল যত আশা ছিল! শুধু এই ছুরি আছে, আর এই হুদি আন্দের গিরির চেয়ে জ্বলন্ত গহরর! মোরে নিৰ্বাসন! হায়, কি বলিব প্থেনী,-এ নির্বাসনের ধার শুরিধতাম আমি প্থনীতে থাকিত যদি এমন নরক যন্ত্রণা জীবন যেথা এক নাম ধরে. জীবননিদাঘে ষেথা নাই মৃত্যুছায়া! মোরে নিব্রাসন! কেন, কোন্ অপরাধে? অপরাধ! শতবার লক্ষবার আমি অপরাধ করি যদি কে সে পৃথ্বীরাজ! বিচার করিতে তার কোন্ অধিকার! নাহয় দুরাশা মোর করিতে সাধন শত শত মানুষের লয়েছি মুস্তক---তুমি কর নাই? তোমার দুরাশাযজ্ঞে লক্ষ মানবের রক্ত দাও নি আহু তি? লক্ষ লক্ষ গ্রাম দেশ কর নি উচ্ছিল? লক্ষ লক্ষ রমণীরে কর নি বিধবা? শুধু অভিমান তব তংত করিবারে— দ্রাতা তব জয়চাঁদ, তার রাজ্য দেশ ভূমিসাৎ করিতে কর নি আয়োজন? পৃথ্বীতেই তোমার কি হবে না বিচার? নরকের অধিষ্ঠাত্দেব, শ্বন তুমি, এই বাহ, যদি নাহি হয় গো অসাড়. রক্তহীন যদি নাহি হয় এ ধমনী.

তবে এই ছ্রিকাটি এই হস্তে ধরি
উরসে খোদিব তার মরণের পথ!
হদয় এমন মোর হয়েছে অধীর
পারি নে থাকিতে হেথা স্থির হয়ে আর!
চালন্ অমিয়া, আমি— তুই থাক্ হেথা,
চালন্ গ্রায় আমি করিগে ভ্রমণ।
শোন্, শোন্, শোন্ বলি, মনে আছে তোর—
চাদ কবি প্রাঃ যাদ আসে এ কুটীরে
জীবন লইয়া আর যাবে না সে ফিরে!

[ প্রস্থান

অমিয়া।

বড় সাধ যায় এই নক্ষরমালিনী দতব্ধ যামিনীর সাথে মিশে যাই যদি! মৃদ্বল সমীর এই, চাঁদের জোছনা, নিশার ঘুমনত শানিত, এর সাথে যদি অমিয়ার এ জীবন যায় মিলাইয়া! আঁধার ভ্কুটিময় এই এ কানন, সংকীণহিদয় অতি ক্ষুদ্র এ কুটীর, ভ্রুটের সমুখেতে দিনরাতি বাস. শাসন-শকুনি এক দিনরাত্রি যেন মাথার উপরে আছে পাখা বিছাইয়া— এমন ক'দিন আর কাটিবে জীবন! থেকে থেকে প্রাণ উঠে কাঁদিয়া কাঁদিয়া! পাখী যদি হইতাম, দু-দশ্ভের তরে স্নীল আকাশে গিয়া উষার আলোকে একবার প্রাণ ভ'রে দিতেম সাঁতার! আহা. কোথা চাঁদ কবি, ভাই গো আমার! এ রুম্ধ অরণ্য-মাঝে তোমারে হেরিলে দ্র-দশ্ভ যে আপনারে ভলে থাকি আমি!

[র্দ্রচশ্ডের প্রবেশ]

না—না পিতা, পায়ে পড়ি, পারিব না তাহা, আর কি তাহারে কভু দেখিতে দিবে না? কোন্ অপরাধ আমি করেছি তোমার অভাগীরে এত কণ্ট দিতেছ যা লাগি! কে জানে বৃকের মধ্যে কি যে করিতেছে! দাও পিতা, ওই ছুরি বিশিষয়া বিশিষয়া ভেপো ফেল যাতনার এ আবাসখানা! ওই ছুরি কত শত বীরের শোণিতে মাথা তার ডুবায়েছে হাসিয়া হাসিয়া, ক্ষুদ্র এই বালিকার শোণিত বির্ধতে ও দার্শ ছুরি তব হবে না কুশ্ঠিত! হেসো না অমন করি, পায়ে পড়ি তব,

রুদ্রচণ্ড।

ওর চেয়ে রোষদীপত ভ্রুক্টিকুটিল রুদ্র মুখপানে তব পারি নেহারিতে! ঘুমাণে ঘুমাণে তুই অমিয়া, ঘুমাণে-একট্র রহিব একা, তাও কি দিবি না? আজ আমি ঘুমাব না, একেলা হেথায় ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া রাত্রি করিব যাপন। এনে দে কুঠার মোর, কাটিয়া পাদপ এ দীর্ঘ সময় আমি দিব কাটাইয়া। বিশ্রাম আমার কাছে দার্ণ ফল্রণা! বিশ্রাম কালের প্রতি মুহুর্ত যেমন দংশন করিতে থাকে হৃদয় আমার। মরুভূমিপথমাঝে পথিক যখন দ্রে গম্য-দেশে তার করিতে গমন যত অগ্রসর হয়, দিগ•তবিশ্তৃত নব নব মরু যদি পড়ে দ্ভিপথে. তাহার হৃদয় হয় যেমন অধীর, তেমনি আমার সেই উদ্দেশ্যের মাঝে প্রত্যেক মৃহ্রেকাল, প্রত্যেক নিমেষ অস্থির করিয়া তুলে হৃদয় আমার!

# তৃতীয় দৃশ্য

#### অরণ্য

#### চাঁদ কবি ও অমিয়া

কেন লো অমিয়া, তোর কচি মুখখানি চাঁদ কবি। অমন বিষয় হেরি, অমন গুদ্ভীর? আয়, কাছে আয়, বোন, শোন্ তোরে বলি, গান শিখাইব ব'লে দুটি গান আমি আপনি রচনা ক'রে এনেছি অমিয়া! বনের পাখীটি তুই, গান গেয়ে গেয়ে বেড়াইবি বনে বনে এই তোরে সাজে— চুপ কর, ওই বৃ্ঝি পদশব্দ শৃ্নি! অমিয়া। বুঝি আসিছেন পিতা! না না, কেহ নয়! শোন ভাই, এ বনে এস না তুমি আর! আসিবে না? তা হ'লে কি অমিয়ার সাথে আর দেখা হবে নাক? হবে না কি আর? কি কথা বলিতেছিস অমিয়া, বালিকা! চাঁদ কবি। অমিয়া। পিতা যে কি বলেছেন, শোন নাই তাহা—

বড় ভয় হয় শ্বনে, প্রাণ কে'পে ওঠে!

কাজ নাই ভাই, তুমি যাও হেথা হতে!

যেমন করিয়া হোক, কাটিবেক দিন—

অমিয়ার তরে কবি, ভেবোনাক তুমি।

চাঁদ কবি। আমি গেলে বল্ দেখি, বোনটি আমার,

কার কাছে ছুটে যাবি মনে বাথা পেলে?

আমি গেলে এ অরণ্যে কে রহিবে তোর!

আমিয়া। কেহ না, কেহ না চাঁদ! আমি বলি ভাই,

পিতারে ব্ঝায়ে তুমি বোলো একবার!

বোলো তুমি অমিয়ারে ভালবাস বড়,

মাঝে মাঝে তারে তুমি আস দেখিবারে!

আর কিছু নয়, শুধু এই কথা বোলো!

তুমি যদি ভাল করে বলো ব্ঝাইয়া,

নিশ্চয় তোমার কথা রাখিবেন পিতা!

চাঁদ কবি।

বলিবে?

বলিব বোন! ও কথা থাকুক!—
সে দিন যে গান তোরে দেছিন, শিখারে,
সে গানটি ধীরে ধীরে গা' দেখি অমিয়া!

#### গান

রাগিণী— মিশ্র ললিত

অমিয়া। বসন্তপ্রভাতে এক মালতীর ফুল প্রথম মেলিল আঁখি তার. চাহিয়া দেখিল চারি ধার। সোন্দর্য্যের বিন্দু সেই মালতীর চোখে সহসা জগৎ প্রকাশিল. প্রভাত সহসা বিভাসিল বসন্তলাবণ্যে সাজি গো--একি হর্ষ-- হর্ষ আজি গো! ঊষারাণী দাঁডাইয়া শিয়রে তাহার দেখিছে ফুলের ঘুম-ভাঙা. হরষে কপোল তাঁর রাঙা! কুস্মভগিনীগণ চারি দিক হ'তে আগ্রহে রয়েছে তারা চেয়ে. কখন ফুটিবে চোখ ছোট বোনটির জাগিবে সে কাননের মেয়ে।

> আকাশ স্নীল আজি কিবা, অর্ণনয়নে হাস্যবিভা, বিমল শিশিরধোত তন্ব হাসিছে কুস্মরাজি গো— একি হর্ম—হর্ম আজি গো!

মধ্কর গান গেয়ে বলে,
'মধ্ কই, মধ্ দাও দাও!'
হরষে হদয় ফেটে গিয়ে
ফ্ল বলে, 'এই লও লও!'
বায় আসি কহে কানে কানে,
'ফ্লবালা, পরিমল দাও!'
আনন্দে কাঁদিয়া কহে ফ্ল,
'যাহা আছে সব লয়ে যাও!'
হরষ ধরে না তার চিতে,
আপনারে চায় বিলাইতে,
বালিকা আনন্দে কুটিকুটি,
পাতায় পাতায় পড়ে ল্টি—
ন্তন জগত দেখি রে
আজিকে হরষ একি রে!

আমিয়া।

চাদ কবি।

সত্য সত্য ফুল যবে মেলে আঁখি তার. না জানি সে মনে মনে কি ভাবে তখন! অমিয়া তুই তা, বলু, বু, বি, বি কেমনে! তুই স্কুমার ফাল যথনি ফাটিলি, যথান মোলাল আখি, দেখিল চাহিয়া— শাুক জীর্ণ পরহীন অতি সাুকঠোর বজ্রাহত শাখা -'পরে তোর বৃ্ন্ত বাঁধা একটিও নাই তোর কুসুমভূগিনী. আঁধার চৌদিক হতে আছে গ্রাস করি— যেমনি মেলিলি আঁখি অমনি সভয়ে মুদিতে চাহিলি বুঝি নয়নটি তোর। না দেখিল রবিকর, জোছনার আলো. না শানিলি পাখীদের প্রভাতের গান! আহা বোন, তোরে দেখে বড় হয় মায়া! মাঝে মাঝে ভাবি ব'সে কাজ-কর্ম ভুলি, 'এতক্ষণে অমিয়া একেলা বসে আছে. বিশাল আঁধার বনে কেহ তার নাই!' অমনি ছুটিয়া আসি দেখিবারে তোরে! আরেকটি গান তোরে শিখাইব আজি. মন দিয়ে শোন দেখি অমিয়া আমার!

#### গান

রাগিণী— মিশ্র গোঁড়-সারণ্য তর্তলে ছিন্নবৃত্ত মালতীর ফ্লুল মনুদিয়া আসিছে আঁখি তার, চাহিয়া দেখিল চারি ধার। শাুক্ত তৃণরাশি-মাঝে একেলা পডিয়া. চারি দিকে কেহ নাই আর। নিরদয় অসীম সংসার। কে আছে গো দিবে তার ত্ষিত অধরে এক বিন্দু, শিশিরের কণা? কেহ না-- কেহ না! মধ্যকর কাছে এসে বলে. 'মধ্য কই, মধ্য চাই চাই।' ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিয়া यान वरन, 'किছा नारे नारे।' 'ফুলবালা, পরিমল দাও' বায়ু আসি কহিতেছে কাছে! মলিন বদন ফিরাইয়া ফুল বলে, 'আর কিবা আছে!' মধ্যাহ্রকিরণ চারি দিকে খর দুর্ণ্টে চেয়ে অনিমিখে, ফ্লেটির মৃদ্ প্রাণ হায় ধীরে ধীরে শ্রকাইয়া যায়।

অমিয়া। ওই আসিছেন পিতা, ল্বকাও ল্বকাও, পায়ে পড়ি— ল্বকাও ল্বকাও এই বেলা, একটি আমার কথা রাখ চাঁদ কবি! সময় নাইক আর— ওই আসিছেন, কি হবে? কি হবে ভাই? কোথা ল্বকাইবে?

[র্ক্তশ্ভের প্রবেশ]

পিতা, পিতা, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর মোরে; আপনি এসেছি আমি চাঁদ কবি কাছে. চাঁদের কি দোষ তাহে বল পিতা, বল! এসেছিন্, কিছুতেই পারি নি থাকিতে—নিজে এসেছিন্ আমি, চাঁদের কি দোষ? অভাগিনী!

র্দুচ ড।

চাঁদ কবি। অমিয়া। র্দুচণ্ড, শোন মোর কথা। কোন কথা বোলো না পিজার

থাম চাঁদ, কোন কথা বোলো না পিভারে, থাম থাম।

চাঁদ কৰি। অমিয়া। র্দ্রচন্ড, শোন মোর কথা!

পিতা, পিতা, এই পায়ে পড়িলাম আমি, যাহা ইচ্ছা কর তাই এর্থান—এর্থান। চেয়ো না চাঁদের পানে অমন করিয়া।

চাঁদ কবি। দাঁড়ান কুপাণ এই পরশ করিয়া— সূর্য্যদেব, সাক্ষী রহ, আমি চাঁদ কবি আজ হতে অমিয়ার হন পিতা মাতা। র্দুচণ্ড।

তোর সাথে অমিয়ার সমস্ত বন্ধন এ মৃহুর্ত্ত হতে আজ ছিল্ল হয়ে গেল। মোর অমিয়ার কেশ স্পার্শ কর যদি রুদ্রচন্ড, তোর দিন ফুরাইবে ভবে!

[ অমিয়ার ম্চিছ্ত হইয়া পতন উভরের ম্বন্ধ্যাম্থ ও রাদ্রচন্ডের পতন] সম্বর সম্বর অসি, থাম চাঁদ, থাম ! কি! হাসিছ বৃঝি! বৃঝি ভাবিতেছ মনে, মরণেরে ভয় করি আমি রুদ্রচণ্ড! জানিস নে মরণের ব্যবসায়ী আমি! জীবন মাগিতে হ'ল তোর কাছে আজ শত বার মৃত্যু এই হইল আমার! রুদ্রচণ্ড যে মুহ্তে ভিক্ষা মাগিয়াছে র্দুচণ্ড সে মুহ্রে গিয়াছে মরিয়া! আজ আমি মৃত সে রুদ্রের নাম লয়ে কেবল শরীর তার, কহিতেছি তোরে— এখনো জীবনে মোর আছে প্রয়োজন! এখনো--এখনো আছে! এখনো আমার সৎকলপ রয়েছে হ'য়ে দার্ণ তৃষিত! র্দ্রচণ্ড তোর কাছে ভিক্ষা মাগিতেছে আর কি চাহিস চাঁদ? দিবি মোরে প্রাণ?

> [ অশ্বারোহী দ্তের প্রবেশ চাঁদ কবির প্রতি ]

দতে। মহাশয়, আসিতেছি রাজসভা হতে!
নিমেষ ফেলিতে আর নাই অবসর!
প্রতি মৃহ্তের 'পরে আতি ক্ষীণ স্তে
রাজত্বের শৃভাশৃভ করিছে নিভার!
প্রশেনাত্তর করিবার নাইক সময়!

প্রের উভয়ের প্রস্থান

# চতুর্থ দৃশ্য

#### র্দুচ•ড

র্দ্রচণ্ড। অনুগ্রহ ক'রে মোরে চ'লে গেল চাঁদ!
গ্রহ ব'সে ভাবিতেছে প্রসন্নবদনে
র্দ্রচণ্ডে বাঁচালেম অনুগ্রহ ক'রে?
অনুগ্রহ! র্দ্রচণ্ডে অনুগ্রহ করা!
এ অনুগ্রহের ছুরি মন্মের মাঝারে
— যত দিন বে'চে রব— রহিবে নিহিত!
দিনরাত্তি রক্ত মোর করিবে শোষণ।
দুশ্ধপোষ্য শিশ্ম চাঁদ— তার অনুগ্রহ!
ভিক্ষা-পাওয়া এ জীবন না রাখিলে নয়!
এ হীন প্রাণের কাজ যখনি ফ্রাবে
তখনি ধ্লায় এরে করিব নিক্ষেপ,
চরণে দলিয়া এরে চুর্ণ ক'রে দেব'।

[অমিয়ার প্রবেশ]

আবার রাক্ষাস, তুই আবার আইলি! এ সংসারে আছে যত আপনার ভাই—

সকলেরে ডেকে আন্, পিতার জীবন
সে কুক্করেদের মুখে করিস নিক্ষেপ।
পিতার শোণিত দিয়ে প্রিষস তাদের।
দ্রে হ রাক্ষসি, তুই এথনি দ্র হ।
পিতা, পিতা, পায়ে পড়ি, শতবার আমি
দ্র হয়ে যাইতেছি এ কুটীর হ'তে—
বোলো না অমন ক'রে বোলো না আমারে।
ব্রিতে পারি নে যে গো কি আমি করেছি।
চাঁদের সহিত দুটি কথা কয়েছিন,—

কেন পিতা, তার তরে এত শাস্তি কেন?

র্দ্রচন্ড। চুপ কর্, 'কেন, কেন' শ্বাস নে আর। 'দ্রে হ রাক্ষসি' এই আদেশ আমার! দিনরাহি, পাপীয়সি, 'কেন কেন' করি করিস নে মোর আদেশের অপমান।

অমিয়া। কোথা যাব পিতা, আমি পথ যে জানি নে।
কারেও চিনি নে আমি— কি হবে আমার!
পিতা গো, জান ত তুমি, অমিয়া তোমার
নিতাশ্ত নিশ্বোধ মেয়ে কিছা সে বাঝে নানা বাঝে করেছে দোষ ক্ষমা কর তারে।

র্দ্রচণ্ড। হতভাগী!

অমিয়া।

অমিয়া।

ক্ষমা কর, ক্ষমা কর পিতা! আজ রাত্রে দ্রে ক'রে দিও না আমারে, এক রাত্রি তরে দাও কুটীরে থাকিতে।

শিশ্ব হৃদয় এ কি পেয়েছিস তুই! র\_দ্রচণ্ড। দুই ফোঁটা অশ্র দিয়ে গলাতে চাহিস! এখনি ও অগ্রহল মুছে ফেল্ তুই। অশ্র্জলধারা মোর দ্র-চক্ষের বিষ। আর নয়, শোন্ শেষ আদেশ আমার---দ্রে হ রে—

অমিয়া। ধর পিতা, ধর গো আমায়— র\_দূচণ্ড। ্রিমিয়ার মুক্তিত হইয়া পতন ও তাহাকে তুলিয়া লইয়া বনাশ্ত-উদ্দেশে র্মুচণেডর প্রস্থান]

#### পঞ্চম দ্যা

অমিয়া। রাজপথে প্রাসাদসম্ম খে আর ত পারি না, প্রান্ত ক্লান্ত কলেবর। সঘনে ঘ্রারিছে মাথা, টালছে চরণ। বহিছে বহাক ঝড়, পড়াক অশনি. ঘোর অন্ধকার মোরে ফেল্বক গ্রাসিয়া। এ কি এ বিদাৰ্থ মাগো! অন্ধ হ'ল আঁথ। চাঁদ, চাঁদ, কোথা গেলে ভাইটি আমার! সারাদিন উপবাসে পথে পথে ভ্রমি 'চাঁদ চাঁদ' ব'লে আমি খ¦জেছি ভোমায়। কোথাও পেন্ব না কেন ভাই গো আমার? অতি ভয়ে ভয়ে গেছি পান্থদের কাছে— শ্বধায়েছি, কেহ কেন বলে নি আমারে? এ প্রাসাদ যদি হয় তাঁহারি আলয়! যদি গো এখনি চাঁদ বাহিরিয়া আসে. হেথা মোরে দেখিয়া কি করেন তা হ'লে? হয়ত আছেন তিনি, যাই একবার। উহু কি বাতাস! শীতে কাঁপি থর থর! যদি না থাকেন তিনি, আর কেহ এসে যদি কিছ, বলে মোরে, কি করিব তবে? কে আছ গো, স্বার খোল— আমি নিরাশ্রয়, অমিয়া আমার নাম, এসেছি দুয়ারে।

দ্বার খুলিয়া একজন।

[সভয়ে] অমিয়া আমি।

কে তুই?

দ্বাররক্ষক।

অমিয়া।

হেথা কেন এলি? চাঁদ কবি ভাই মোর আছেন কি হেথা? বড় প্রান্ত ক্লান্ত আমি চাহি গো আশ্রয়।

অমিয়া।

অমিয়া।

শ্বাররক্ষক। এ রাত্রে দ্রোরে মিছা করিস নে গোল। হেথা ঠাঁই মিলিবে না, দ্রে হ ভিখারী।

। দ্বাররোধন। একটি পালেথর প্রবেশ।

পান্থ। উঃ! একি মাহামহি হানিছে বিদ্যুৎ! এ দাবোঁয়ে পথপান্বে কৈ বসিয়া হোথা? এমন বহিছে ঝড়, গান্জিছে অশ্নি, আজ রাত্রে গৃহ ছেড়ে পথে কে রে তুই!

> [ কাছে আসিয়া] একি বাছা, হেথা কেন একেলা বসিয়া? পিতা মাতা কেহ তোর নাই কি সংসারে?

অমিয়া। [কাদিয়া উঠিয়া]

ওগো পান্থ, কেহ নাই, কেহ নাই মোর। অমিয়া আমার নাম, বড় শ্রান্ত আমি, সারাদিন পথে পথে করেছি ভ্রমণ।

পান্থ। আয় মা, আমার সাথে আয় মোর ঘরে।
অরণ্যে আমার কু'ড়ে, বেশি দ্রে নয়।
আহা দাঁড়াবার বল নাই যে চরণে।
আয়, তোরে কোলে ক'রে তুলে নিয়ে যাই।

অমিয়া। চাঁদ কবি, ভাই মোর, তারে জান তুমি? কোথায় থাকেন তিনি পার কি বলিতে?

পানথ। জানি নে মা, কোথাকার কে সে চাঁদ কবি। আমরা বনের লোক, কাঠ কেটে খাই, নগরে কে কোথা থাকে জানিব কি ক'রে? চল্মা, আজি এ রাত্তে মোর ঘরে চল্।

# यक म्भा

# চাঁদ কবি। শিবির

চাঁদ কবি। সহস্র থাকুক কাজ, আজ একবার
অমিয়ারে না দেখিলে নারিব থাকিতে।
না জানি সে অভাগিনী কি করিছে আহা!
হয়ত সে সহিছে দ্বিগ্ল অত্যাচার।
তোর দ্বংখ গেন্ব আমি দ্ব করিবারে,
ফেলিন্ দ্বিগ্ণ কন্টে অমিয়া আমার।
জানিলি নে, অভাগিনী, সুখ কারে বলে!
শাসনের অন্ধকারে, অরণ্যবিজনে,

পিতা নামে নিরদয় শমনের কাছে দার্ণ কটাক্ষে তার থরথর কাঁপি দিনরাত্রি রয়েছিস মিয়মাণ হয়ে। প্রভাতের ফুল তুই, দিবসের পাখী— কবে এ আঁধার রাতি ফ্রাইবে তোর? ওই মুখখানি নিয়ে প্রফল্ল নয়নে গান গাবি, খেলাইবি প্রশানত হরষে! এই যুন্ধ শেষ হলে, অভাগিনী তোরে আনিব রে নিষ্ঠ্র পিতার গ্রাস হতে। আপনার ঘরে আনি রাখিব যতনে, এতদিনকার দুঃখ দিব দূর করে। রাজপত্ত ক্ষরিয়েরে করিবি বিবাহ, ভালবেসে দুই জনে কাটাবি জীবন। অন্ধকার অরণ্যের রুন্ধ বাল্যকাল দ্বঃস্বপেনর মত শব্ধ পড়িবেক মনে।

[দ্তের প্রবেশ] মহাশয়, এসেছে এসেছে শন্ত্রণণ, তিন ক্রোশ দ্বে তারা ফেলেছে শিবির। রাগ্রিযোগে অলক্ষোতে এসেছে তাহারা, সহসা প্রভাতে আজি পেলেম বারতা। চাঁদ। চল তবে—বাজাও বাজাও রণভেরী। সৈন্যগণ, অস্ত্র লও, উঠাও শিবির। দুয়ারে এসেছে শন্ত্র, বিলম্ব সহে না। দাও মোরে বন্ম দাও, অশ্ব ল'য়ে এস। ত্বরা কর, বাজাও বাজাও রণভেরী।

[কোলাহল]

# সপ্তম দুশ্য

বন

[একজন দ্তের প্রবেশ]

একি ঘোর স্তব্ধ বন, একি অন্ধকার! দ্ত ৷ চারি দিকে ঝোপঝাপ, পথ নাই কোথা! ওই বৃঝি হবে তার আঁধার কুটীর, ওইখানে রুদ্রচন্ড বাস করে বর্ঝি!

#### [র্দ্রচণেডর প্রবেশ]

দ্ত। প্রণাম!

র দু।

র্দু। কে তুই!

দতে। আগে কুটীরেতে চল! একে একে সব কথা করি নিবেদন!

পথ ভূলে বুঝি তুই এসেছিস হেথা? আমি রুদ্রচন্ড, এই অরণ্যের রাজা। নগরনিবাসী তোরা হেথা কেন এলি? ঐশ্বয়ামাঝারে তোরা প্রাসাদে থাকিস. ননীর পাতুল যত ললনারে লয়ে আবেশে মুদিত আঁখি, গদ গদ ভাষা. ফুলের পাপড়ি 'পরে পড়িলে চরণ ব্যথায় অধীর হয়ে উঠিস যে তোরা— নগরফ,লের কীট হেথা তোরা কেন? আমি পৃথ্বীরাজ নই, আমি রুদ্রচণ্ড। মৃদ্ব মিষ্ট কথা শ্বনি আহ্বাদে গলিয়া রাজ্যধন উপহার দিই নাক আমি! বিশাল রাজসভার ব্যাধি তোরা যত আমার অরণ্যে কেন করিলি প্রবেশ? পুন্টদেহ ধনী তোরা, দেখিতে এলি কি কুটীরে কি ক'রে থাকে অরণ্যের লোক? মনে কি করিলি এই অরণ্যবাসীরে দুটা অনুগ্রহবাক্যে কিনিয়া রাখিব? তাই আজ প্রাতঃকালে স্বর্ণময় বেশে বিশাল উষণীয় এক বাঁধিয়া মাথায় এলি হেথা ধাঁধিবারে দরিদুনয়ন? জানিস কি. বনবাসী এই রুদ্রচণ্ড-যতেক উষণীষধারী আছয়ে নগরে সবার উষ্ণীষে করে শত পদাঘাত!

দ্ত। র্দ্রচণ্ড, মিছা কেন করিতেছ রোষ! উপকার করিতেই এসেছি হেথায়!

রনুদ্র। বটে বটে, উপকার করিতে এসেছ!
তোমরা নগরবাসী স্ফীতদেহ সবে
উপকার করিবারে সদাই উদ্যত!
তোমাদের নগরের বালক সে চাঁদ
উপকার করিতে আসেন তিনি হেথা,
উপকার ক'রে মোরে রেখেছেন কিনে!
এত উপকার তিনি করেছেন মোর
আর কারো উপকারে আবশ্যক নাই!

দতে। রুদ্রচণ্ড, ব্রাঝ তুমি দ্রমে পড়িয়াছ, আমি নহি পৃথ্বীরাজ-রাজ-সভাসদ। রাজরাজ মহারাজ মহম্মদ ঘোরী তিনিই আমারে হেথা করেন প্রেরণ— অধীর হোয়ো না, সব শোন একে একে— পৃথ্বীরাজে আক্রমিতে আসিছেন তিনি, বহ্দরে প্যাটনে শ্রান্ত সৈন্যদল— থাম রুদ্র, বলি আমি, কথা মোর শোন— আজ এক রাহি-তরে এ অরণ্যমাঝে রাজরাজ মহারাজ চাহেন আশ্রয়!

কি বলিলি দ্ত! তোর মহম্মদ ঘোরী, রুদ্র। পৃথ্বীরাজে আক্রমিতে আসিতেছে হেথা!

এ বনে ত লোক নাই? ধীরে কথা কও! मुख्।

ধীরে ক'ব! যাব আমি নগরে নগরে, র্ভু । উম্ধর্কণ্ঠে কব আমি রাজপথে গিয়া, 'শ্লেচ্ছ সেনাপতি এক মহম্মদ ঘোরী তস্করের মত আসে আক্রমিতে দেশ!'

শোন রুদ্র, পূথ্বী তব রাজ্যধন কেড়ে मृट्। নির্ম্বাসিত করেছেন এ অরণ্যদেশে!

সংবাদের-আবৰ্জনা-ভিক্ষ্বক কুরুর, র্দু। এ সংবাদ কোথা হতে করিলি সংগ্রহ?

ধৈষ্য ধর। পৃথনী তব রাজ্যধন লয়ে **प**ुंख । নির্বাসিত করেছেন এ অরণ্যদেশে! প্রতিহিংসা সাধিবার সাধ থাকে যদি এই তার উপযুক্ত হয়েছে সময়। মহম্মদ ঘোরী হেথা—

র্দু ৷

মহম্মদ ঘোরী? কেন, আমার কি কাছে ছুরি নাই মড়ে! এত দিন বক্ষে তারে করিন্ব পোষণ, প্রতি দশ্ডে দশ্ডে তারে দিয়েছি আশ্বাস। আজ কোথা হতে আসি মহম্মদ ঘোরী তাহার মুখের গ্রাস লইবে কাড়িয়া? যেমন পৃথ্বীর শত্র মহম্মদ ঘোরী তেমনি আমারো শন্ত কহি তোরে দ্ত! পৃথিনীর রাজত্ব প্রাণ এসেছে কাড়িতে. সমুহত জগৎ মোর ছিনিতে এসেছে। এখনি নগরে যাব কহি তোরে আমি। অশ্বভ বারতা এই করিব প্রচার।

[কৃপাশ খ্রিকারা র্দ্রচন্ডকে দ্তের সহসা আক্রমণ উভয়ের বৃষ্ধ ও দ্তের পতন]

# অভ্য দুশ্য

मुन्ता। श्रश

[নেপথ্যে গান] তর্তলে ছিল্লব্লত মালতীর ফুল

মুক্তির নির্মাণ্ট মার্লিলার ক্রুল মুক্রিয়া আসিছে আঁখি তার। চাহিয়া দেখিল চারি ধার।

শ্বক তৃণরাশি-মাঝে একেলা পড়িয়া, চারি দিকে কেহ নাই আর, নিরদয় অসীম সংসার।

কে আছে গো দিবে তার ত্ষিত অধরে
এক বিন্দ্র শিশিরের কণা!
কেহ না, কেহ না!
মধ্যাহ্রকিরণ চারি দিকে
খরদ্ভেট চেয়ে অনিমিখে—
ফ্রটির ম্দ্প্রাণ হায়
ধীরে ধীরে শ্বকাইয়া বায়।

[নেপথো] উত্তরের পথ দিয়া চল সৈন্যগণ!

[সেনাপতিগণ সৈন্যগণ ও চাঁদ কবির প্রবেশ]

চাঁদ কবি। অমিয়ার কণ্ঠ যেন শানিনা সহসা

এ মধ্যাহে রাজপথে সে কেন আসিবে?

সেনাপতি। সৈনাগণ হেথা এসে দাঁড়াইলে কেন?

বিশ্রাম করিতে কভু এই কি সময়?

দিবতীয় সেনাপতি। \*: নিন যবনগণ যুৱে প্রাণপণে—

অতিশয় ক্লান্ত নাকি হিন্দ্র সৈন্য যত। এখনো রয়েছে তারা সাহাযোর আশে,

নিতানত নিরাশ হবে বিলম্ব হইলে। চাঁন কবি। তবে চল, চল ম্বরা, আর দেরি নয়!

্রেমনোদ্যম। আময়ার প্রবেশ।

অমিয়া। চাঁদ, চাঁদ—ভাই মোর—

সৈন্যগণ। কে তুই! দুর হ!

সেনাপতি। স'রে দাঁড়া, পথ ছাড়া, চল সৈনাগণ!

চাঁদ কবি। [স্তম্ভিত হইয়া] অমিয়ারে—

সেনাপতি। চাঁদ কবি, এই কি সময়!

আমাদের মুখ চেয়ে সমস্ত ভারত, ছেলেখেলা পেন্ একি পথের ধারেতে? চল চল বাজাও, বাজাও রণভেরী! চাঁদ। [ষাইতে যাইতে] অমিয়া রে, ফিরে এসে— সেনাপতি। বাজাও দুন্দর্ভি!

> র্ণবাদ্য। প্রম্থান [অমিয়ার অবসন্ম হইয়া পতন]

# নবম দৃশ্য

#### নগর। রুদ্রচণ্ড

রাদ্র। বেধেছে তুমাল রণ; কোথা প্থানীরাজ!
ওরে রে সংগ্রামদৈত্য শোণিতপিপাসী,
সমশত হিশ্তনা তুই করিস রে গ্রাস,
প্থানীরাজে রেখে দিস এ ছারিকা-তরে।
প্থানীরাজ আছে কোন্ শিবিরে না জানি!
প্রানিতছি তার তরে প্রভাত হইতে।
আজ তার দেখা পেলে প্রাইব সাধ।
একি ঘোর কোলাহল নগরের পথে,
সম্মাখে, দক্ষিণে বামে সহস্র বর্ষরি
গায়ের উপর দিয়া যেতেছে চলিয়া!
চারি দিকে রহিয়াছে প্রাসাদের বন,
বাতায়ন হতে চেয়ে শত শত আখি!
এত লোক, এত গোল সহ্য নাহি হয়!

তি কজন পাশ্যের প্রতি ]
কৈ গো তুমি মহাশয়, ম্খপানে মারে
একেবারে চেয়ে আছ অবাক্ হইয় ?
কখন কি দেখ নাই মান্বের ম্খ ?
যেথা যাই শত আখি মোর ম্খ চেয়ে,
আখিগন্লা ব্রিম মোরে পাগল করিবে!
যেথা হেরি চারি দিকে স্যোর আলোক,
নয়ন বিশিঘছে মোর বাণের মতন!
একট্ম আড়াল পাই, একট্ম আখার,
বাঁচি তবে দ্বই দন্ড নিশ্বাস ফেলিয়া!
একি হেরি? উদ্ধর্শবাসে নাগরিকগণ
কোথায় ছ্টেছে সব অস্ত্র শস্ত্র লয়ে?
ওগো পাশ্থ, বল মোরে ম্বরা ক'রে বল!
মরেছে কি প্থনীরাজ? ত্বরা ক'রে বল!
কে তুই অসভ্য বনা, কোথা হতে এলি?

পাৰ্থ।

অকল্যাণ বাণী যদি উচ্চারিস মুখে রসনা প্রভাব তোর জ্বলন্ত অধ্যারে!

প্রস্থান

রনুদ্র। [আর একজনের প্রতি]
শোন পান্থ, বল মোরে কোথা যাও সবে,
রণক্ষেত্রে অমধ্যল ঘটে নি ত কিছু!

টেউর না দিয়া পাশ্থের প্রস্থান

রাদ্র। [একজন পাল্থকে ধরিয়া]

অসভ্য ববর্ব যত, বল্ মোরে বল্!

ছাড়িব না, যতক্ষণ না দিবি উত্তর!

বল্ শাধা প্থানীরাজ রয়েছে বাঁচিয়া।

[বলপুর্বক ছাড়াইয়া লইয়া পানেথর প্রস্থান

রন্দ। নগরকুক্করে যত মর্ক—মর্ক!
হীন অপদার্থ যত বিলাসীর পাল,
যাদেধর হাজ্কার শানে ডরিয়া মর্ক!
নবনীগঠিত যত সন্থের শরীর—
নিজের অন্তের ভারে পিষিয়া মর্ক!
ঐশবর্যাধালায় অন্ধ নগরের কীট
নিজের গরবে ফেটে মর্ক—মর্ক!

## দশ্ম দৃশ্য

#### অমিয়া ৷ পথ

অমিয়া। b'ce रान!— मकरनरे b'रन रान राा! দিন রাত্রি পথে পথে করিয়া ভ্রমণ এক মুহ্তের তরে দেখা হল যদি, চ'লে গেল? একবার কথা কহিল না? একবার ডাকিল না 'অমিয়া' বলিয়া? স্বপেনর মতন সব চ'লে গেল গো? অমিয়া রে, এত কি নিব্বোধ তুই মেয়ে? সকলোর কাছে কি করিস অপরাধ? পিতা তোরে জন্মতরে করিলেন ত্যাগ, চাঁদ কবি ভাই তোর স্নেহের সাগর তাঁরো কাছে আজ কি রে হলি অপরাধী? তিনিও কি তোরে আজ করিলেন ত্যাগ? কেহ তোর রহিল না অক্ল সংসারে? কে আছে গো, ক্ষরুদ্র এই শ্রান্ত বালিকারে একবার নেবে গো স্নেহের কোলে তুলে?

এই ত এসেছি সেই অরণ্যের পথে।
যাব কি পিতার কাছে? যদি রুফ হন!
আবার আমারে যদি দেন তাড়াইয়া!
যাহা ইচ্ছা করিবেন, তাঁরি কাছে যাই!
ধরিয়া চরণ তাঁর রহিব পড়িয়া!
মা গো মা, হদয় বুঝি ফেটে গেল মোর!
প্রাণের বন্ধন বুঝি ছি'ড়ে গেল সব!
চাঁদ, চাঁদ, ভাই মোর, দেখা হল যদি,
একবার ডাকিলে না 'অমিয়া' বলিয়া!

[ প্রস্থান

## একাদশ দৃশ্য

## নাগরিকগণ

প্রথম। সমাচার দাও সবে ঘরে ঘরে গিয়া—
শ্নিতেছি পরাজয় হয়েছে মোদের।

দিবতীয়। অস্তভার তুলিবারে সক্ষম যাহারা
আয় সবে ছরা ক'রে, সময় যে নাই!
নগরদন্মারে গিয়া দাঁড়াই আমরা।

সকলে। এখনি—এখনি চল যে আছ যেখানে!
তৃতীয়। চিতানল গ্হে গ্হে জন্মলাইতে বল,
নগরশমশানে আজ রমণীয়া যত
প্রাণবিনিময়ে মান রাখিবে তাহারা!
চতৃ্থি। মরণ-উৎসব আজ হইবে নগরে।
চিতার মশাল জন্মিল শোণিতমিদিয়া
যমরাজ আজ রাত্রে করিবেন পান।

#### [দ্তের প্রবেশ]

দ্তে। শোন, শোন, পৃথনীরাজ বন্দী হয়েছেন।
সকলে। বন্দী?
প্রথম। রাজরাজ মহারাজ বন্দী আজি?
নিবতীয়। লাগাও আগন্ন তবে নগরে নগরে!
তৃতীয়। ভেঙে ফেল অট্টালিকা!
চতুর্থ'। ভস্ম কর গ্রাম,
সকলে। সমভূমি ক'রে ফেল হস্তিনানগরী।

# দ্বাদশ দৃশ্য

#### র্দ্রচণ্ড

র্দ্রচন্ত। এখনো ত কিছ্ তার পেন্ না সংবাদ
প্থনীরাজ মরেছে কি রয়েছে বাঁচিয়া।
হীন প্রাণ, কবে তোর ফ্রাইবে কাজ!
খাণ-করা প্রাণ আর বহিতে পারি না,
কবে তোরে ত্যাগ ক'রে বাঁচিব আবার!
ছিছি, তোর লাগি আমি ভিক্ষা করিলাম,
জীবন নামেতে এক মরণ পাইন্!
অদ্ভ রে, আরো কি দাহিস করিবারে?
অন্গ্রহ 'পরে মোর জীবন রাখিলি!
অন্গ্রহ— শিশ্ব চাঁদ, তার অন্গ্রহ!

#### [একটি দ্তের প্রবেশ]

দ্ত । বন্দী পৃথনীরাজ আজ হত হয়েছেন।
রা্দ্রচণ্ড । [চমবিয়া]—
হত? সে কি কথা? মিখ্যা বলিস নে মৃঢ়!
মরে নি সে, মরে নি, মরে নি পৃথনীরাজ।
এখনো আছে এ ছুরি, আছে এ হৃদয়,
বল্ তুই, এখনো সে আছে পৃথনীরাজ।
কোথা যাস বল্ তুই এখনো সে আছে!
দ্ত ৷ সহসা উন্মাদ আজি হলে নাকি তুমি?
বন্দীভাবে পৃথনীরাজ হত হয়েছেন
যারে বলি সেই মোরে মারিতে উদ্যত,
কিন্তু হেন রোষ আমি দেখি নি ত কারো।

প্রস্থান

র্দ্রচণ্ড। [ছ্রির নিক্ষেপ করিয়া]—
মৃহ্রের্জ জগং মোর ধরংস হ'য়ে গেল।
শ্ন্য হয়ে গেল মোর সমস্ত জীবন!
পৃথ্বীরাজ মরে নাই, মরেছে যে জন
সে কেবল র্দ্রচণ্ড, আর কেহ নয়।
যে দ্রুল্ত দৈতাশিশ্ব দিন রাহি ধ'রে
হদয়মাঝারে আমি করিন্ব পালন,
তারে নিয়ে খেলা শ্রুর্ এক কাজ ছিল,
প্থিবীতে আর কিছ্ব ছিল না আমার,
তাহারি জীবন ছিল আমার জীবন—
এ মৃহ্রের্জ মরে গেল সেই বংস মোর!
তারি নাম র্দ্রচণ্ড, আমি কেহ নই।
আয়, ছ্রির, আয় তবে, প্রভু গেছে তোর—
এ শ্ন্য আসন তাঁর ভেপ্গে ফেল্ তবে।

[বিশাইয়া বিশাইয়া] ভেন্সে ফেল্, ভেন্সে ফেল্, ভেন্সে ফেল্ তবে।

্রিমিয়ার প্রবেশ।
আমিয়ার পিতা, পিতা, অমিয়ারে ক্ষমা কর পিতা!
চেমকিয়া স্তব্ধ।

আয় মা অমিয়া মোর, কাছে আয় বাছা! **র.**দুচ•ড। এত দিন পিতা তোর ছিল না এ দেহে. আজ সে সহসা হেথা এসেছে ফিরিয়া। অমিয়া, মলিন বড় মুখখানি তোর! আহা বাছা, কত কণ্ট পোলি এ জীবনে! আর তোরে দুঃখ পেতে হবে না, বালিকা. পাষণ্ড পিতার তোর ফুরায়েছে দিন। [রুদ্রচণ্ডকে আলিখ্যন করিয়া]— আময়। ও কথা বোলো না পিতা, বোলো না, বোলো না— অমিয়ার এ সংসারে কেহ নাই আর। তাড়ায়ে দিয়েছে মোরে সমস্ত সংসার, এসেছি পিতার কোলে বড় শ্রান্ত হয়ে। যেথা তুমি যাবে পিতা যাব সাথে সাথে, या ज़ीम वीलारव स्मारत मकील भद्दीनव, তোমারে তিলেক-তরে ছাড়িব না আর। আয় মা আমার তুই থাক্ বুকে থাক্। রুদ্রচণ্ড। সমস্ত জীবন তোরে কত কণ্ট দিনু! এখন সময় মোর ফ্রায়ে এসেছে, আজ তোরে কি করিয়া স্বখী করি বাছা? আশীব্র্বাদ করি, বাছা, জন্মান্তরে যেন এমন নিষ্ঠ্র পিতা তোর নাহি হয়!

# গ্রয়োদশ দৃশ্য

অমিয়া মা, কাদিস্নে, থাক্বকে থাক্!

# চাদ কবি

প্রমিব সম্যাসীবেশে শ্মশানে শ্মশানে।
অদৃষ্ট রে, একি তোর নিদার্ণ খেলা,
এক দিনে করিলি কি ওলট্পালট্!
কিছ্ রাখিলি নে আজ, কাল যাহা ছিল!
পৃথ্নীরাজ, রাজদশ্ড, দোশ্দশ্ড প্রতাপ,

হাসি-কামা-লীলা-ময় নগর নগরী অচল অটল কাল ছিল বর্ত্তমান আজ তার কিছু নাই! চিহ্ন মান্র নাই! এই যে চৌদিকে হেরি গ্রাম দেশ যত. এই যে মান, ষগণ করে কোলাহল. একি সব শমশানেতে মরীচিকা আঁকা! মাঝে মাঝে म्थात म्थात भिनारेश यारा. জগতের শমশান বাহির হ'য়ে পড়ে! চিতার কোলের পরে অস্থিভস্মমাঝে মান্যেরা নাট্যশালা করেছে স্থাপন! সন্ন্যাসী, কোথায় যাস শ্মশানে ভ্রমিতে! নগর নগরী গ্রাম স্কলি শ্মশান! প্থনীরাজ, তুমি যদি গেলে গো চলিয়া, কবির বীণায় নাম রহিবে তোমার! যত দিন বে'চে রব' যশোগান তব দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বেডাব গাহিয়া। কুটীরের রমণীরা কাদিবে সে গানে, বালকেরা ঘেরি মোরে শানিবে অবাক ! দেশে দেশে সে গান শিখিবে কত লোক. মুখে মুখে তব নাম করিবে বিরাজ. দিশে দিশে সে নামের হবে প্রতিধননি! এই এক ব্রত শুধু রহিল আমার. জীবনের আর সব গেছে ধরংস হ'য়ে! আহা সে অমিয়া মোর, সে কি বে'চে আছে? তার তরে প্রাণ বড হয়েছে অধীর! চৌদিকে উঠিছে যবে রণকোলাহল. চৌদিকে চলেছে যবে মরণের খেলা. কর্ণ সে মুখখানি, দীনহীন বেশ, আঁথির সামনে ছিল ছবির মতন! আকাশের পটে আঁকা সে মুখ হেরিয়া ভীষণ সমরক্ষেত্রে কাঁদিয়াছি আমি! তার সেই 'চাঁদ' 'চাঁদ' স্নেহের উচ্ছবাস, কানেতে বাজিতেছিল আকল সে স্বর! একটি কথাও তারে নারিন, বলিতে? ম, খের কথাটি তার ম, খে র'য়ে গেল, একটি উত্তর দিতে পেনা না সময়? চাহিয়া পাষাণদ্ভি আইন, চলিয়া! পাব কি দেখিতে তারে কোথায় সে গেল? যাই সে অরণমোঝে যাই একবার!

# ठकुष्मं भ मृभा

## চাঁদ কবি

চাঁদ কবি। উহ্ন, কি নিস্তব্ধ বন, হাহা করে বায়ানু.
পদশব্দে প্রতিধননি উঠিছে কাঁদিয়া!
আশঙ্কায় দেহ যেন উঠিছে শিহরি.
অতিশায় ধীরে ধীরে পড়িছে নিঃশ্বাস!
এই যে কুটীর সেই, সাড়াশব্দ নাই.
গোপন কি কথা লায়ে সত্ব্য আছে যেন!
কাঁপিছে চরণ গোৱা! যাব কি ভিতরে?

## ্েশবার উদ্ঘাটন

গ্রমধ্যে র্দ্রতেভের মৃতদেহ ও মৃম্বর্ জনির: ] অমিয়া, অমিয়া মোর, স্নেহের প্রতিমা! চাঁদ কবি, ভাই তোর এসেছে হেথায়। চাঁদ, চাঁদ, আইলে কি? এস কাছে এস— কখন আসিবে তমি সেই আশা চেয়ে বুঝি এতক্ষণ প্রাণ যায় নি চলিয়া! কত দিন কত রাত্রি পথে পথে খুজি দেখা হল, ছুটে গেন্ম ভায়ের কাছেতে. একবার দাঁডালে না? চলে গেলে চাঁদ? না জানি কি অপরাধ করেছে অনিয়া: আজ. চাঁদ. জীবনের শেষ দপ্তে মোর শ্বনিতে ব্যাকুল বড় সে কি অপরাধ! দেখিতে পাই নে কেন? কোথা তুমি ভাই? সংসার চোখের 'পরে আসিছে মিলায়ে: ত্বরা ক'রে বল চাঁদ, সময় যে নাই. একবার দাঁড়ালে না. চলে গেলে ভাই?

#### [ মৃত্যু ]

চাঁদ কবি। একি হ'ল, একি হ'ল, অমিয়া, অমিয়া, এক মৃহুত্তেরি তরে রহিলি না তুই ? কর্ণ অভিতম প্রশন মুখে রয়ে গেল, উত্তর শ্নিতে তার দাঁড়ালি নে বোন? যত দিন বেচে রব ওই প্রশন তোর কানেতে বাজিবে মোর দিবস রজনী, জীবনের শেষ দশ্ডে ওই প্রশন তোর শ্নিতে শ্নিতে বালা মৃদিব নয়ন। অমিয়া, অমিয়া মোর, ওঠা একবার।

তামিয়া।

প্রশন শন্ধাবারে শন্ধন বে'চেছিল বোন, এক দণ্ড রহিলি নে উত্তর শন্নিতে? ভাল বোন, দেখা হবে আর-এক দিন, সে দিন দল্জনে মিলি করিব রে শেষ দল্জনের হৃদয়ের অসম্পর্ণ কথা।

সমাপ্ত

# কাল-মৃগয়া

প্রথম প্রকাশ : ১৮৮২

#### প্রথম দুশ্য

#### তপোৰন

[খাষকুমারের প্রবেশ]

মিশ্র ভূপালী-- যং

বেলা যে চলে যায়, ছুবিল রবি। ছারায় চেকেছে ঘন অটবী। কোথা সে লীলা গেল কোথায়! লীলা লীলা, খেলাবি আয়।

> [লীলার প্রবেশ] মিশ্র খাদ্বাজ— কাওয়ালি

লীলা। ও ভাই, দেখে যা, কত ফুল **ডুলেছি**!

থাবিকুমার।

তুই আয় রে কাছে আয়,

ভূব আর রে কাডে আর, আমি তোরে সাজিয়ে দি!

তোর হাতে মূণাল-বালা,

ভোর কানে চাঁপার দ্ল।

তোর মাথায় বেলের সির্ণথ,

তোর খোঁপা**য় বকুল ফ**্ল!

মিশ্ৰ খাশ্বাজ— আড়থেমটা

লীলা। ও দেখবি রে ভাই, আয় রে ছ্টে, মোদের বকুল গাছে

রাশি রাশি হাসির মত

ফ্ল কত ফ্টেছে।

কত গাছের তলায় ছড়াছড়ি

গডাগড়ি যায়—

ও ভাই, সাবধানেতে আয় রে হেথা,

দিস নে দলৈ পায়!

মিশ্র বিভাস— আড়খেমটা

লীলা। কাল সকালে উঠব মোরা

যাব নদীর ক্*লে*—

শিব গড়িয়ে করব প্রজো,

আনব **কুস**্ম তু**লে**।

শ্বিকুমার। ভারের ভোরের বেলা গাঁথব মালা, দ্লেব সে দোলার,

বাজিয়ে বাঁশি গান গাহিব বকুলের তলায়। नीना। না ভাই. কাল সকালে মায়ের কাছে নিয়ে যাব ধ'রে. মা বলেছে খাষির সাজে সাজিয়ে দেবে তোরে! ঋষিকুমার। সন্ধ্যা হয়ে এল যে ভাই. এখন যাই ফিরে---

একলা আছেন অন্ধ পিতা আঁধার কুটীরে।

# দ্বিতীয় দৃশ্য

বন

#### বনদেবীগণ

মিশ্র সিন্ধ্— চিমে তেতালা

সমুখেতে বহিছে তটিনী. প্রথম । দ্বটি তারা আকাশে ফর্টিয়া,

দিবিভীয়। বায়ু বহে পরিমল লুটিয়া।

ভূতীয়। সাঁঝের অধর হতে

ম্লান হাসি পড়িছে ট্রটিয়া।

চতুর্থা। দিবস বিদায় চাহে. সর্যাবলাপ গাহে.

সায়াহেশ্র রাঙা পায়ে

কে'দে কে'দে পড়িছে লাটিরা!

সকলে! এস সবে এস সখি.

মোরা হৈথা ব'সে থাকি।

আকাশের পানে চেয়ে প্রথম ৷

জলদের খেলা দেখি!

আঁখি-'পরে তারাগুলি সকলে।

একে একে উঠিবে ফ্রিয়া।

রাগিণী মিশ্র কেদারা--- একতালা সকলে। ফুলে ফুলে ঢ'লে ঢ'লে বহে কিবা মৃদ্যু বায়. তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে চলিয়া যায়! পিক কিবা **কুঞাে কু**ঞাে কুহ**় কুহ**় কুহ**়** গায়, কি জানি কিসেরি লাগি প্রাণ করে হায় হায়! ছায়ানট-- আধ্বা

প্রথম। নেহার' লো সহচরি, কানন আঁধার করি,

ওই দেখ বিভাবরী আসিছে।

দিবতীয়। দিগনত ছাইয়া

শ্যাম মেঘরাশি থরে থরে ভাসিছে।

তৃতীয়। আয়, সখি, এই বেলা মাধবী মালতী বেলা

রাশি রাশি ফুটাইয়ে কানন করি আলা।

চতুর্থ। ওই দেখ নলিনী উর্থালত সরসে

অফ্রট-ম্কুল-ম্বা ম্দ্র ম্দ্র হাসিছে।

সকলে। আসিবে ঋষিকুমার কুস্মচয়নে,
ফ্রটায়ে রাখিয়া দিব তারি তরে স্যতনে।
নিচু নিচু শাখাতে ফোটে যেন ফ্রলগ্রনি,

কচি হাত বাড়াইয়ে পায় যেন কাছে!

# তৃতীয় দৃশ্য

# অণ্ধ ঋষি ও ঋষিকুমার

#### বেদপাঠ

অন্তরিক্ষোদরঃ কোশো ভূমিব্ধেয়া ন জীয়তি দিশো হস্য স্ত্রস্তরের দেয়ারসেয়ত্তরং বিলং স এয কোশোবস্থানস্তস্মিন্ বিশ্বমিদং শ্রিতম্॥

তস্য প্রাচী দিগ্ জুহুর্নাম সহমানা নাম দক্ষিণা রাজ্ঞী নাম প্রতীচী স্ভূতা নামোদীচী তাসাং বায়ুর্বংসঃ স য এতমেবং দিশাং বংসং বেদ ন পত্র রোদং রোদিতি সোহহমেত্যেবং বায়ুং দিশাং বংসং বেদ মা প্রুরোদং রুদ্ম্॥

জয়জয়শ্তী-- ঝাঁপতাল

অন্ধ ঋষি। জল এনে দে রে বাছা তৃষিত কাতরে। শ্বকায়েছে কণ্ঠ তাল্ব, কথা নাহি সরে।

[মেঘগল্জনী

দেশ— চিমে তেতালা

না না কাজ নাই, যেও না বাছা,— গভীরা রজনী, ঘোর ঘন গরজৈ. তুই যে এ অন্থের নয়নতারা। আর কে আমার আছে! কেহ নাই, কেহ নাই—
তুই শব্ধ রয়েছিস হদয় জব্ড়ায়ে—
তোরেও কি হারাব বাছা রে,
সে ত প্রাণে স'বে না!

খাব্যক্ত— চিমে তেতালা

শহিকুমর। আমা-তরে অকারণে, ওগো পিতা, ভেবো না।
আদ্রে সরয় বহে, দ্রে যাব না।
পথ যে সরল অতি,
চপলা দিতেছে জ্যোতি,
তবে কেন, পিতা, মিছে ভাবনা।
অদ্রে সরয় বহে, দ্রে যাব না।

[ প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

30

বনদেবতা

গৌড়মল্লার--- কাওয়ালি সঘন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া. হিতমিত দশ দিশি <u>তিম্ভিত</u> কানন, সব চরাচর আকুল--কি হবে কে জানে, যোরা রজনী, দিক-ললনা ভয়বিভলা। চমকে চমকে সহসা দিক উজলি চকিতে চকিতে মাতি ছাটিল বিজলী থরহর চরাচর পলকে ঝলকিয়ে। ঘোর তিমির ছায় গগন মেদিনী, গ্রু গ্রু নীরদগরজনে দ্তব্ধ আঁধার ঘুমাইছে— সহসা উঠিল জেগে প্রচণ্ড সমীরণ, কড় কড় বাজ!

# [বনদেবীগণের প্রবেশ] মঙ্গার— কাওয়ালি

সকলে। ঝম্ঝম্ঘন ঘন রে বরষে।

দিবতীয়। গগনে ঘনঘটা, শিহরে তর্ লতা-

তৃতীয়। ময়্র ময়্রী নাচিছে হরষে!

সকলে। দিশি দিশি সচকিত, দামিনী চমকিত—

প্রথম ৷ চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে !

### মস্লার-- কাওয়ালি

সকলে। আয় লো সজনি, সবে মিলে!
ঝর ঝর বারিধারা,
মৃদ্ মৃদ্ গ্রু গ্রু গ্রু গণজনি,
এ বরষা-দিনে,
হাতে হাতে ধরি ধরি
গাব মোরা লতিকাদোলায় দুলে!

প্রথম। ফুটাব যতনে কেতকী কদ্দব অগণন।

দিবতীয়। মাখাব বরণ ফুলে ফুলে।

তৃতীয়। পিয়াব নবীন সলিল, পিয়াসিত তর্লতা-

চতুর্থ। লতিকা বাঁধিব গাছে তুলে।

প্রথম। বনেরে সাজায়ে দিব, গাঁথিব মন্কুতাকণা

পল্লবশ্যাম-দ্ক্লে।

শ্বিতীয়। নাচিব, স্থি, সবে নবঘন-উৎসবে বিকচ বকুলতর,-মূলে!

#### [ খাষকুমারের প্রবেশ ]

গারা— কাওয়ালি

শ্বিকুমার। কি ঘোর নিশীথ, নীরব ধরা!
পথ যে কোথায় দেখা নাহি যায়,
জড়ায়ে যায় চরণে লতাপাতা।
যাই, ত্বা ক'রে যেতে হবে
সরয্তটিনী-তীরে—
কোথায় সে পথ!
ওই কল কল রব!
আহা, তৃষিত জনক মম,
যাই তবে যাই ত্বা।

বনদেবীগণ। এই ঘোর আঁধার, কোথা রে যাস!

ফিরিয়ে যা, তরাসে প্রাণ কাঁপে! স্নেহের পত্তুলি তুই, কোথা যাবি একা এ নিশীথে!

কোথা ঝাব একা এ নিশাথে! কি জানি কি হবে, বনে হবি পথহারা!

ংহিকুমার। না, কোরো না মানা, যাব ছরা।

পিতা আমার কাতর তৃষায়, যেতেছি তাই সরয্নদীতীরে।

՝ বনদেবীগণ।

মিশ্র বেলাওল—একতালা
মানা না মানিলি, তব্ও চলিলি,
কি জানি কি ঘটে!
অমঙ্গল হেন প্রাণে জাগে কেন,
থেকে থেকে যেন প্রাণ কে'দে ওঠে!
রাখ্ রে কথা রাখ্, বারি আনা থাক্,
যা ঘরে যা ছুটে!
আরি দিগঙ্গনে, রেখো গো যতনে
অভয়স্নেহছারায়!
আয়ি বিভাবরী, রাথ বুকে ধরি
ভয় অপহরি রাথ এ জনায়!
এ যে শিশ্মতি, বন ঘোর অতি—
এ যে একেলা অসহায়!

### পণ্ডম দৃশ্য

[শিকারীগণের প্রবেশ]

ইমন কল্যাল—কাওয়ালি
বনে বনে সবে মিলে চল হো! চল হো!
ছুটে আয়, শিকারে কে রে যাবি আয়!
এমন রজনী বহে যায় রে!
ধন্ বাণ বল্লম লয়ে হাতে
আয়, আয়, আয়, আয় রে!
বাজা শিঙ্গা ঘন ঘন—
শব্দে কাঁপিবে বন,
আকাশ ফেটে যাবে,
চমকিবে পশ্ব পাখী সবে,
ছুটে যাবে কাননে কাননে—
চারি দিক ঘিরে যাব পিছে পিছে
হোঃ হোঃ হোঃ!

[দশরথের প্রবেশ] সিক্ষ্ডা শিকারীগণ। জয়তি জয় জয় রাজন্ বক্দি তোমারে, কৈ আছে তোমা সমান। হিভুবন কাঁপে তোমার প্রতাপে, তোমারে করি প্রণাম! দশরথ। [শিকারীদের প্রতি]

বাহার

গহনে গহনে যা রে তোরা,
নিশি ব'হে যায় যে!
তাম তাম করি অরণা
করী বরাহ খোঁজা গে!
এই বেলা যা রে!
নিশাচর পশ্ব সবে
এখনি বাহির হবে—
ধন্ত্রণি নে রে হাতে, চলা জরালায়ে মশাল আলো
এই বেলা আয় রে!

ু প্রহথান

অহং-- কাওয়ালি

প্রথম শিকারী। চল চল, ভাই,

ত্বরা ক'রে মোরা আগে যাই।

িবতীয়। প্রাণপণ খোঁজ এ বন, সে বন।

হৃতীয়। চল্মোরা ক'জন ও দিকে যাই।

প্রথম। না না ভাই, কাজ নাই.

হোথা কিছ্ নাই-- কিছ্ নাই--

ওই ঝোপে যদি কিছ, পাই।

তৃতীয়। বরা'! বরা'!

প্রথম ৷ আরে দাঁড়া দাঁড়া,

অত ব্যদত হ'লে ফম্কাবে শিকার। চুপিচুপি আয়, চুপিচুপি আয়

অশ্থতলায়—

এবার ঠিক্ঠাক্ হয়ে সবে থাক্- – সাবধান, ধর বাণ, সাবধান, ছাড় বাণ—

২ । ৩ জন। গেল গেল ওই ওই পালায় পালায়---

ठल् ठल्-

ছোট্ রে পিছে, আয় রে ছরা যাই।

[ প্রস্থান

[বিদ্ধকের সভয়ে প্রবেশ]
দেশ— থেমটা
প্রাণ নিয়ে ত সট্কেছি রে,
ওরে বরা, করবি এখন কি!
বাবা রে!

আমি চুপ ক'রে এই
আমড়াতলার লুকিয়ে থাকি।
এই মরদের ম্রদখানা.
দেখেও কি রে ভড়্কালি না—
বাহবা, সাবাস তোরে.
সাবাস্ রে তোর ভরসা দেখি।
গরীব রান্ধণের ছেলে
রান্ধণীরে ঘরে ফেলে
কোথা এলেম এ ঘোর বনে!
মনে আশা ছিল মসত
চলবে ভাল দক্ষিণ হসত—
হা রে রে পোড়া কপাল.
তাও যে দেখি কেবল ফাঁকি!

[শিকারীগণের প্রবেশ]

শৃঙকরা

শিকারীগণ। ঠাকুরমশয়, দেরি না সয়---তোমার আশায় সবাই ব'সে। শিকারেতে হবে যেতে. মিহি কোমর বাঁধ ক'ষে! বন বাদাড সব ঘে'টেঘুটে. আমরা মরি খেটেখ্যটে. তুমি কেবল লুটেপুটে পেট পোরাবে ঠেসেঠুসে! বিদ্যক। কাজ কি খেয়ে, তোফা আছি— আমায় কেউ না খেলেই বাঁচি! শিকার করতে যায় কে মরতে— ঢুঁসিয়ে দেবে বরা মোষে! ট্র খেয়ে ত পেট ভরে না. সাধের পেটাট যাবে ফে'সে।

েহাসিতে হাসিতে শিকারীগণের প্রস্থান

মিশ্র সিন্ধ্র

বিদ্বক। আঃ, বে°চেছি এখন!
শম্মা ও দিকে আর নন।
গোলেমালে ফাঁকতালে সটকেছি কেমন।
বাবা! দেখে বরা'র দাঁতের পাটি
লেগেছিল দাঁত-কপাটি,
পড়ল খ'সে হাতের লাঠি

কে জানে কখন। সা সব ঘাড়ে খাড়া.

हूलगर्ला जव चार्फ थाजा, ठक्कर्मरको सभाल-भावा, গোঁ ভরে হেণ্ট-মুখে তাড়া
কল্লে সে যখন—
রাস্তা দেখতে পাই নে চোখে,
পেটের মধ্যে হাত পা ঢোকে,
চুপসে গেল ফাঁপা ভূণিড়
শঙকাতে তখন।

[ থাহবান

[শিকার স্কণ্ডে শিকারীগণের প্রবেশ :
এনেছি মোরা এনেছি মোরা
রাশি রাশি শিকার!
করেছি ছারখার,
সব করেছি ছারখার!
বনবাদাড় তোলপাড়,
করেছি রে উজাড়!

গোইতে গাইতে প্রদ্যান

[বনদেবীদের প্রবেশ] মিশ্র মল্লার— পোস্ত কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে সাধের কাননে শাহ্তি নাশিতে। মত্ত করী যত পশ্মবন দলে বিমল সরোবর মণিথয়া, ঘ্মানত বিহণে কেন বধে রে স্থানে খর শর সন্থিয়া! তরাসে চমকিয়ে হরিণ হরিণী স্থালত চরণে ছর্টিছে! স্থালত চরণে ছাটিছে কাননে, কর্ণনয়নে চাহিছে। আকুল সরসী, সারস সারসী শরবনে পশি কাঁদিছে। তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী, বিপদ ঘনছায়া ছাইয়া। কি জানি কি হবে, আজি এ নিশীথে, তরাসে প্রাণ ওঠে কাঁপিয়া!

্রেম্থান

দেশরথের প্রবেশ।
খান্বাজ— কাওয়ালি
না জানি কোথা এলনুম, এ যে ঘোর বন।
কোথা গোল সে করিশিশন্ন কোথা লন্কাল!
একে ত জটিল বন, তাহে আঁধার ঘন!

যাক্-না যাবে সে কত দ্র, কত দ্র— যাব পিছে পিছে— না না না না, ও কি শ্রনি! ওই সে সরষ্তীরে করিছে সলিল পান শবদ শ্রনি যে ওই, এই তবে ছাড়ি বাণ!

নেপথ্যে বনদেবীগণ

তৈরবী
হায় কি হ'ল! হায় কি হ'ল!
বিগাহত ঋষিকুমারের নিকট দশরথের গমন]

বেহাগ— আড়াঠেকা

কি করিন্ হায়!

এ ত নয় রে করিশিশ্ব, ঋষির তনয়!

নিঠ্র প্রথর বাণে রুধিরে আংল্বকায়
কার রে প্রাণের বাছা ধ্লাতে লুটায়!

কি কুলানে না জানি রে ধরিলাম বাণ,

কি মহাপাতকে কার বিধলাম প্রাণ!

দেবতা, অম্তনীরে হারা-প্রাণ দাও ফিরে,

নিয়ে যাও মায়ের কোলে মায়ের বাছায়!

[ম্থে জলসিঞ্ন]

ঋহিকুমার।

খট— ঝাঁপতাল কি দোষ করেছি তোমার. কেন গো হানিলে বাণ! একই বাণে বধিলে যে দুটি অভাগার প্রাণ! শিশ, বনচারী আমি কিছুই নাহিক জানি— ফল মূল তুলে আনি, করি সামবেদ গান! জন্মান্ধ জনক মুম ত্যায় কাতর হয়ে রয়েছেন পথ চেয়ে---কখন যাব বারি লয়ে। মরণান্তে নিয়ে যেও. এ দেহ তাঁর কোলে দিও— দেখো, দেখো ভুলোনাকো, কোরো তাঁরে বারিদান! মাৰ্জনা করিবেন পিতা তাঁর যে দয়ার প্রাণ!

[ম্তু়া]

### मके मृभा

কুটীর

অণ্ধ খাষি
মিশ্র বিশ্বিট খাশ্বাজ— মধ্যমান

অন্ধঋষি।

আমার প্রাণ যে ব্যাকুল হয়েছে—
হা তাত, একবার আয় রে!
ঘোরা রজনী, একাকী
কোথা রহিলে এ সময়ে!
প্রাণ যে চমকে মেঘগরজনে—
কী হবে কে জানে!

লোলার প্রবেশ ]
রামকেলী— কাওয়ালি
বল বল পিতা, কোথা সে গিয়েছে!
কোথা সে ভাইটি মম, কোন্ কাননে!
কেন তাহারে নাহি হেরি!
খেলিবে সকালে আজ বলেছিল সে,
তব্ কেন এখন না এল ?
বনে বনে ফিরি 'ভাই' 'ভাই' করিয়ে,
কেন গো সাড়া পাই নে!

বেহাগ— কাওয়ালি

অন্ধ।

কে জানে কোথা সে!
প্রহর গণিয়া গণিয়া বিরলে
তারি লাগি ব'সে আছি!
একা হেথা, কুটীরদ্বারে-বাছা রে এলি নে!
ছরা আয়, ছরা আয়, আয় রে—
জল আনিয়ে কাজ নাই.
তুই যে আমার পিপাসার জল!
কেন রে জাগিছে মনে ভয়!
কেন আজি তোরে,
হারাই হারাই মনে হয়!
কে জানে!

্রলীলার প্রস্থান

[ম্তদেহ লইয়া দশরথের প্রবেশ] সিন্ধ্— চৌতাল গ ব্বিম এলি রে!

অন্ধ ৷ এতক্ষণে ব্বি এলি রে ! হৃদিমাঝে আয় রে, বাছা রে ! কোথা ছিলি বনে, এ ঘোর রাতে, এ দ্বর্য্যোগে. অন্ধ পিতারে ভুলি! আছি সারানিশি হায় রে পথ চাহিয়ে, আছি ত্যায় কাতর— দে মুখে বারি, কাছে আয় রে!

দশরথ। অজ্ঞানে কর হৈ ক্ষমা, তাত, ধরি চরণে—
কেমনে কহিব, শিহরি আতৎকে!
আধারে সন্ধানি শর খরতর
করী-ভ্রমে বিধি তব প্রবর,
গ্রহদোষে পড়েছি পাপপঙ্কে!
দশরথ-কর্ত্ব খ্যির নিকটে
খ্যিকুমারের ম্তদেহ-স্থাপন]

বাহার— ঢিমে তেতালা

অন্ধ। কি বলিলে, কি শ্নিলাম, একি কভূ হয়!
এই যে জল আনিবারে গেল সে সরয্তীরে—
কার সাধ্য বধে, সে যে খাষির তনয়!
স্কুমার শিশ্ব সে যে, সেনহের বাছা রে,
আছে কি নিষ্ঠার কেহ বিধবে যে তারে!
না না না, কোথা সে আছে— এনে দে আমার কাছে,
সারা নিশি জেগে আছি বিলম্ব না সয়!
এখনো যে নির্ত্তর— নাহি প্রাণে ভয়!
রে দুরাআ্— কী করিলি—

্ অভিশাপ ]
প্রব্যসনজং দ্রুখং
যদেতক্মম সাংপ্রতম্।
এবং ছং প্রেশোকেন
রাজন্ কালং করিষ্যাস।

দশরথ।

মিশ্র ভূপালী— কাওয়ালি
ক্ষমা কর মোরে তাত,
আমি যে পাতকী ঘোর,
না জেনে হয়েছি দোষী,
মার্চ্জনা নাহি কি মোর!
ও! সহে না যাতনা আর,
শান্তি পাইব কোথায়—
তুমি কুপা না করিলে
নাহি যে কোন উপার!

আমি দীন হীন অতি— ক্ষম ক্ষম কাতরে, প্রভু হে, করহ গ্রাণ এ প্রাপের পাথারে।

কাফি-- আড়াঠেকা

অনধ। আহা, কেমনে বধিল তোরে!
তুই যে স্নেহের প্রতলি, সর্কুমার শিশ্র ওরে!
বড় কি বেজেছে ব্রুকে, বাছা রে.
কোলে আয়, কোলে আয় একবার—
ধ্লাতে কেন লাটায়ে, রাখিব ব্রুকে ক'রে!

[ কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে অবস্থান ও অবশেষে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দশরথের প্রতি ]

> নটনারায়ণ শোক তাপ গেল দ্বের, মার্জনা করিনা তোরে!

> > [প্রের প্রতি]

প্রভাতী

যাও রে অনন্তধামে মোহ মায়া পাশরি
দুঃখ আঁধার যেথা কিছুই নাহি।
জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে,
কেবলি আনন্দস্রোত চলিছে প্রবাহি!
যাও রে অনন্তধামে, অমৃতনিকেতনে,
অমরগণ লইবে তোমা উদারপ্রাণে!
দেব-খাষ, রাজ-খাষ, রক্ষ-খাষ যে লোকে
ধ্যানভরে গান করে এক তানে!
যাও রে অনন্তধামে জ্যোতিময় আলয়ে,
শুদ্র সেই চিরবিমল পুণ্য কিরণে—
যায় যেথা দানরত, সত্যরত, পুণ্যবান,
যাও বংস, যাও সেই দেবসদনে!

্যবনিকাপতন 🗅

### [ প্রবর্থান ]

শেষকুমারের মৃতদেহ ঘেরিয়া বনদেবীদের গান ]
বিশবিট খাশ্বাজ— একতালা
সকলি ফ্রাল স্বপনপ্রায়,
কোথা সে ল্কাল, কোথা সে হায়!
কুস্মকানন হয়েছে শ্লান,
পাখীরা কেন রে গাহে না গান,
ও! সব হেরি শ্নাময়,
কোথা সে হায়!
কাহার তরে আর ফ্টিবে ফ্ল,
মাধবী মালতী কে'দে আকুল,
সেই যে আসিত পুলিতে জল,
সেই যে আসিত পাড়িতে ফল,
ও! সে আর আসিবে না,
কোথা সে হায়!

যবনিকাপতন

সমা\*ত

# निनी

প্রকাশ : ১৮৮৪

প্রথম দুশ্য

অপরাহু

কানন

নীরদ

গান

পিল-কাওয়ালি

হা কে ব'লে দেবে
সে ভালবাসে কি মোরে!
কভু বা সে হেসে চায়, কভু মুখ ফিরায়ে লয়,
কভু বা সে লাজে সারা, কভু বা বিষাদময়ী,
যাব কি কাছে তার শুধাব চরণ ধ'রে!

### নলিনী ও বালিকা ফ্লির প্রবেশ

নীরদ। (স্বগত) এ রকম সংশয়ে ত আর থাকা যায় না! এমন ক'রে আর কত দিন কাটবে! এত দিন অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছি—ওগো, একবার হৃদয়ের দ্বয়ার খোল, আমাকে এক পাশে একট্ আশ্রয় দাও— যে লোক এত দিন ধ'রে প্রত্যাশা ক'রে চেয়ে আছে তাকে কি একটিবার প্রাণের মধ্যে আহ্বান করবে না? আজকের কাছে গিয়ে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখব! যদি একেবারে বলে—না! আচ্ছা, তাই বলাক—আমার এ সা্থ দ্বঃখের যা হয় একটা শেষ হয়ে যাক্! (কাছে গিয়া) নলিনী!—

নলিনী। ফর্নি, ফ্রনি, তুই ওথেনে ব'সে ব'সে কি করচিস, ফ্রন তুলতে হবে মনে নেই! আয়, শীগগির ক'রে আয়! ও কি করেচিস, কু'ড়িগ্রলো তুর্লোচস কেন— আহা ওগর্নি কাল কেমন ফ্রটত! চল্ ঐদিকে গোলাপ ফ্রটেচে যাই। আজ এখনো নবীন এল না কেন?

ফুলি। তিনি এখনি আসবেন।

নীরদ। আমার কথায় কি একবার কর্ণপাতও করলে না? আমি মনে করতুম, প্রাণপণ আগ্রহকে কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। নলিনীর কি এতটকুও হৃদয় নেই যে আমার অতথানি আগ্রহকে স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করতে পারলে? নাঃ—হয়ত ফ্ল তুলতে অন্যমনস্ক ছিল, আমার কথা শ্নতেও পায় নি! আর একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি। নলিনী!—

নলিনী। ফুলি, কাল এই বেলফ্লের গাছগ্লেলেতে মেলাই কু'ড়ি দেখেছিলেম, আজ ত তার একটিও দেখচি নে! চল্ দেখি, ঐদিকে যদি ফ্ল পাই ত তুলে নিয়ে আসি! (অন্তরালে) দেখ্ ফ্লি, নীরদ আজ কেন অমন বিষয় হয়ে আছেন তুই একবার জিজ্ঞাসা ক'রে আয় না! তুই ওঁর কাছে গিয়ে একট্ন গান-টান গেয়ে শোনালে উনি ভাল থাকেন। তাই তুই যা, আমি ফ্ল তুলে নিয়ে যাচি।

ফুল। কাকা, তোমার কি হয়েচে!

নীরদ। কি আর হবে ফর্লি!

ফ্রলি। তবে তুমি অমন ক'রে আছ কেন কাকা?

नीतम। (कारन प्रेनिय़ा नरेय़ा) किছ्र रेय नि वाष्टा!

ফর্লি। কাকা, তুমি গান শ্নবে?

नौतम। ना रत. এখন গান শन्ना व रेष्ट् कतरह ना!

ফ,লি। তবে তুমি ফুল নেবে?

নীরদ। আমাকে ফ্ল কে দেবে ফ্লি?

ফর্লি। কেন, নলিনী ঐখেনে ফর্ল তুলচে, ঐদিকে ঢের ফরটেচে— ঐখেনে চল না কেন? (নিলনীর কাছে টানিয়া লইয়া গিয়া) কাকাকে কতকগর্লি ফর্ল দাও না ভাই, উনি ফর্ল চাচ্চেন!

ন্লিনী। তুই কি চোকে দেখতে পাস নে? দেখ্ দেখি গাছের তলায় কি ক'রে দিলি? অমন সন্নর বকুলগ্লি সব মাড়িয়ে দিয়েচিস! হ্যাঁ হ্যাঁ, ফ্লি, আমরা যে সে দিন সেই ঝোপের মধ্যে পাখীর বাসায় সেই পাখীর ছানাগ্লিকে দেখেছিল্ম, আজ তাদের চোক ফ্টেচে, তারা কেমন পিট্পিট্ ক'রে চালেও! তাদের মা খাবার আনতে গেছে, এই বেলা আয়, আমরা তাদের একটি একটি ক'রে ঘাসের ধান খাওয়াই গে!

ফ্লি। কোথায় সে, কোথায় সে, চল না। (উভয়ের দুত গমন)

নলিনী। (কিছ্ব দ্রে গিয়া ফ্বলির প্রতি) ঐ যা, তোর কাকাকে ফ্বল দিয়ে আসতে ভুলে গোঁচ! তুই ছ্বটে যা, এই ফ্বল দ্বিট তাঁকে দিয়ে আয় গে। আমার নাম করিস নে যেন!

ফুল। (নীরদের কাছে আসিয়া) এই নাও কাকা, ফুল এনেছি।

নীরদ। (চুম্বন করিয়া) আমি ভেবেছিলেম আমাকে কেউ ফবুল দেবে না। শেষ কালে তোর কাছ থেকে পেলেম!

নিলিনী। (দ্র হইতে) ফুলি, তুই আবার গোলি কোথায়? ঝট্ ক'রে আয় না, বেলা ব'য়ে যায়। ফুলি। এই যাই। (ছুটিয়া যাওন)

নীরদ। (স্বগত) এ যেন রুপের ঝড়ের মত, যেখেন দিয়ে বয়ে যায় সেখেনে তোলপাড় ক'রে দেয়। এতটা আমি ভালবাসি নে! আমার প্রাণ শ্রান্ত পাখীটির মত একটি গাছের ছায়া চায়, প্রচ্ছন সুখের কুলায় চায়। আমি ত এত অধীরতা সইতে পারি নে। একট্খানি বিরাম, একট্খানি শান্তি কোথায় পাব? (নলিনীর কাছে গিয়া) নলিনী, তুমি আমার একটি কথার উত্তর দেবে না?

### নতশিরা নলিনীর স্তব্ধভাবে আঁচলের ফ্ল-গণনা

কথন তুমি আমার সংশ্য একটি কথা কও নি—আজ তোমাকে বেশী কিছু বলতে হবে না. একবার কেবল আমার নামটি ধ'রে ডাক, তোমার মুখে একবার কেবল আমার নামটি শোনবার সাধ হয়েছে। আমার এইট্রুকু সাধও কি মিটবে না? না হয় একবার বল যে, না! বল যে, মিটবে না! বল যে, তোমাকে আমার ভাল লাগে না, তুমি কেন আমার কাছে কাছে ঘুরে বেড়াও! আমার এই দুর্শ্বল ক্ষীণ আশাট্রুকুকে আর কত দিন বাঁচিয়ে রাখব? তোমার একটি কঠিন কথায় তাকে একবারে বধ ক'রে ফেল, আমার যা হবার হোক।

(নলিনীর আঁচল শিথিল হইয়া ফ্লগ্নিল সব পড়িয়া গেল ও নলিনী মাটিতে বসিয়া ধীরে ধীরে একে একে কুড়াইতে লাগিল।)

নীরদ। তাও বলবে না! (নিশ্বাস ফেলিয়া দ্রে গমন)

ফ্রলি। (ছ্র্টিয়া নলিনীর কাছে আসিয়া) দেখ'সে, নেব্গাছে একটা মোচাক দেখতে পেয়েছি!— ও কি ভাই, তুমি মুখ ঢেকে অমন ক'রে ব'সে আছ কেন? ও কি তুমি কাঁদচ কেন ভাই?

নলিনী। (তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া হাসিয়া উঠিয়া) কই, কাঁদচি কই?

ফুলি। আমি মনে করেছিল্ম, তুমি কাঁদচ!

#### নবীনের প্রবেশ

নলিনী। ঐ যে নবীন এয়েচে, চল্ ওর কাছে যাই! (কাছে আসিয়া) আজ যে তুমি এত দেরি ক'রে এলে?

নবীন। (হাসিয়া) একট্নখানি তিরস্কার পাবার ইচ্ছে হয়েছিল। আমি দেরি ক'রে এলে তোমারও যে দেরি মনে হয় এটা মাঝে মাঝে শ্নতে ভাল লাগে। নলিনী। বটে! তিরস্কারের স্থটা একবার দেখিয়ে দেব। দে ত ফর্লি, ওর গায়ে একটা কাঁটা ফ্রটিয়ে দে ত।

নবীন। ও যল্মণাটা ভাই এক রকম সওয়া আছে। ওতে আর বেশী কি হ'ল? ওটা ত আমার দৈনিক পাওনা! যতগর্নি কাঁটা এইখেনে ফ্রটিয়েছ. সবগর্নি যত্ন ক'রে প্রাণের ভিতর বিশিয়ে রেখেচি— তার একটিও ওপ্ডায় নি, আর যায়গা কোথায়?

निलनी। ও বঙ্চ कथा कट्ट क्विल-एन ७ ওকে সেই গানটা শ্বিনয়ে।

ফুলির গান
পিল্

ও কেন ভালবাসা জানাতে আসে
ওলো সজনি!
হাসি খেলি রে মনের সুখে,
ও কেন সাথে ফেরে আঁধারমুখে
দিন রজনী!

নবীন। আমারও ভাই একটা গান আছে, কিল্তু গলা নেই। কি দ্বংখ! প্রাণের মধ্যে গান আকুল হয়ে উঠেচে, কেবল গলা নেই ব'লে কেউ একদন্ড মন দিয়ে শ্বনবে না! কিল্তু গলাটাই কি সব হ'ল? গানটা কি কিছ্বই নয়? গানটা শ্বনতেই হবে।

কালাংডা

ভালবাসিলে যদি সে ভাল না বাসে কেন সে দেখা দিল! মধ্য অধরের মধ্যর হাসি প্রাণে কেন বর্ষিল!

প্রাণে কেন বর্রাষল!
দাঁড়িয়েছিলেম পথের ধারে,
সহসা দেখিলেম তারে—
নয়ন দুটি তলে কেন

ম্খের পানে চেয়ে গেল!

নলিনী। আর ভাল লাগচে না। (প্রগত) মিছিমিছি কথা কাটাকাটি ক'রে আর পারি নে। একট্ব একলা হ'লে বাঁচি। (ফ্রলির প্রতি) আয় ফ্রলি, আমরা একট্ব বেড়িয়ে আসি গো।

<u>श्</u>रुशान

নীরদ। এমন প্রশালত নিস্তথ্য সন্ধ্যার অমনতর চপলতা কি কিছুমান্ত শোভা পায়! সন্ধ্যার এমন শাল্ডিমার সতথ্যতার সপ্পে ঐ গান বাজনা হাসি তামাসা কি কিছুমান্ত মিশ খায়? একটা হৃদয় থাকলে কি এমন সময়ে এমনতর চপলতা প্রকাশ করতে পারত? আমোদ প্রমোদের কি একটা ও বিরাম নেই? দিনের আলো যখন নিবে এসেচে, পাখীগালি তাদের নীড়ে তাদের একমান্ত সভিগনীদের কাছে ফিরে এসেচে, দারে কু'ড়েঘরগালিতে সন্থের প্রদীপ জালেচে—তখন কি ঐ চপলার এক মাহার্ত্তার তরেও আর একটি হৃদয়ের জন্যে প্রাণ কাদে না? এক মাহার্ত্তার জন্যও কি ইচ্ছে যায় না—এই কোলাহলশালা জগতের মধ্যে আর একটি প্রমেপার্ণ হৃদয় নিয়ে দাজনে সতথ্য হয়ে দাজনের পানে চেয়ে থাকি। গভীর শাল্ডিপার্ণ সেই সন্ধ্যা-আকাশে দাটিমান্ত সতথ্য হয়য় সভিশা আনন্দে বিরাজ করি। দাটি সন্ধ্যাতারার মত আলোয় আলোয় কথা হয়! হায় এ কি কল্পনা! এ কি দারাশা!

#### নবীনের প্রবেশ

নবীন। এ কি ভাই, তুমি যে একলা এখানে ব'সে আছ? আমাদের সংগে যে যোগ দাও নি? নীরদ। এমন মধ্রে সন্ধে বেলায় কেমন ক'রে যে তুমি ঐ মুর্তিমতী চপলতার সংগে আমোদ ক'রে বেড়াচ্ছিলে আমি তাই ব'সে ভাবছিল্ম। সন্ধের কি একটা পবিত্রতা নেই? ঐ সময়ে হদয়হীন চট্লেতা দেখলে কি তার সংগে যোগ দিতে ইচ্ছে করে?

নবীন। তোমরা কবি মান্ষ, তোমাদের কথা আমরা ঠিক ব্রতে পারি নে। আমার ত খ্ব ভাল লাগছিল। আর তোমাদের কবিত্বের চোখেই বা ভাল লাগবে না কেন তাও আমি ঠিক ব্রতে পারি নে! সরলা বালিকা, মনে কোন চিন্তা নেই, প্রাণের স্ফ্রিতে সন্ধ্যার কোলে খেলিয়ে বেড়াচে এই বা দেখতে খারাপ লাগবে কেন?

নীরদ। তা ঠিক বলেচ! (কিছ্মুক্ষণ ভাবিয়া) কিন্তু যার কোন চিন্তা নেই. সে মন কি মন? যে হৃদয় আর কোন হৃদয়ের জন্যে ভাবে না, আপনাকে নিয়েই আপনি সন্তুণ্ট আছে, তাকে কি ন্যার্থপির বলব না!

নবীন। তুমি নিজে স্বার্থপের ব'লেই তাকে স্বার্থপের বলচ! যে হুদর তোমার হুদরের জন্যে ভাবে না তার আনন্দ তার হাসি তোমার ভাল লাগে না, এর চেয়ে স্বার্থপেরতা আর কি আছে! আমি ত, ভাই, সে ধাতের লোক নই। সে আমাকে হুদর দিক আর নাই দিক আমার তাতে কি আসে বার ? আমি তার বতটনুকু মধ্বর তা উপভোগ করব না কেন? তার মিন্টি হাসি মিন্টি কথা পেতে আপত্তি কি আছে!

নীরদ। স্বার্থ পরতা? ঠিক কথাই বটে। এত দিনে আমার মনের ভাব ঠিক ব্রুতে পারলাম। ঐ সরলা বালা আমোদ ক'রে বেড়াচ্চে তাতে আমার মনে মনে তিরস্কার করবার কি অধিকার আছে। আমি কোথাকার কে! আমি অনবরত তাকে অপরাধী করি কেন!

### নলিনীর প্রবেশ

**নলিন**ী, আমাকে মার্জনা কর।

নবীন। (তাড়াতাড়ি) আবার ও সব কথা কেন? বড় বড় হৃদয়ের কথা ব'লে বালিকার সরল মনকে ভারগ্রহত করবার দরকার কি? (হাসিয়া নলিনীর প্রতি) নলিনী, আজ বিদায় হবার আগে একটি ফ্ল চাই!

নলিনী। বাগানে ত অনেক ফ্লে ফ্টেচে, যত খুণি তলে নাও না!

নবীন। ফ্লেগ্রলিকে আগে তোমার হাসি দিয়ে হাসিয়ে দাও, তোমার স্পর্শ দিয়ে বাঁচিয়ে দাও! ফ্লের মধ্যে আগে তোমার র্পের ছায়া পড়্ক, তোমার স্মৃতি জড়িয়ে যাক— তার পরে তাকে ঘরে নিয়ে যাব।

নলিনী। (হাসিয়া) বন্ধ তোমার মুখ ফ্রটেচে দেখচি! দিনে দ্বপর্রে কবিতা বলতে আরুভ করেচ!

নবীন। আমি কি সাধে বলচি! তুমি যে জাের ক'রে আমাকে কবিতা বলাচ্চ। তােমার ঐ দৃ্ভির পরেশ-পাথরে আমার ভাবগুলি একেবারে সােনা-বাঁধানাে হয়ে বেরিয়ে আসচে।

নলিনী। তুমি ও কি হে'য়ালি বলচ আমি কিছুই বুঝতে পারচি নে।

নীরদ। আমি ত নবীনের মত এ রকম ক'রে কথা কইতে পারি নে! আর মিছিমিছি এ রকম উত্তর প্রত্যুত্তর ক'রে যে কি সূখে আমি কিছুই ত ব্রুকতে পারি নে! কিন্তু আমার সূখ হয় না ব'লে কি আর কারও সূখ হবে না? আমি কি কেবল একলা ব'সে ব'সে পরের সূখ দেখে তাদের তিরস্কার করতে থাকব. এই আমার কাজ হয়েচে? যে যাতে সুখী হয় হোক না, আমার তাতে কি? আমার যদি তাতে সুখ না হয়, আমি অন্যান্ত চ'লে যাই।

নবীন! (নিজনীর প্রতি) দেখতে দেখতে তোমার হাসিটি মিলিয়ে এল কেন ভাই? কি যেন একটা কালো জিনিষ প্রাণের ভিতর ন্যকিয়ে রেখেচ, সেটা হাসি দিয়ে ঢেকে রেখেচ, কিন্তু হাসি যে আর থাকে না! আমি ত বলি প্রকাশ করা ভাল! (কোন উত্তর না পাইয়া) তুমি বিরম্ভ হয়েচ! না? মনের ভিতর একজন লোক হঠাৎ উর্ণক মারতে এলে বড় ভাল লাগে না বটে! কিন্তু একট্ম বিরম্ভ হ'লে তোমাকে বড় সন্দের দেখায়! সেই জন্যে তোমাকে মাঝে কটে দিতে ইচ্ছে করে!

নলিনী। (হাসিয়া) বটে! তোমার যে বন্ধ জাঁক হয়েচে দেখচি! তুমি কি মনে কর তুমিও আমাকে বিরম্ভ করতে, কণ্ট দিতে পার! সেও অনেক ভাগ্যের কথা! কিন্তু সে ক্ষমতাট্রকুও তোমার নেই।

নবীন। (সহাস্যে) আমার ভুল হয়েছিল।

নীরদ। নবীনের সংগেই নলিনীর ঠিক মিলেচে! এ আমার জন্যে হয় নি! আমি এদের কিছ্ই ব্রুতে পারি নে! এদের হাসি এদের কথা আমার প্রাণের সংশ্য কিছ্ই মেলে না! তবে কেন আমি এদের মধ্যে একজন বেগানা লোকের মত ব'সে থাকি! আমি পর, আমার এথেনে কোন অধিকার নেই! এদের অনতঃপ্রের মধ্যে আমি কেন? আমার এখান থেকে যাওয়াই ভাল! আমি চ'লে গেলে কি এদের একট্ও কন্ট হবে না? একবারও কি মনে করবে না, আহা, সে কোথায় গেল? না— না— আমি গেলে হয়ত এরা আরাম বোধ করবে! এখানে আর থাকব না। আজই বিদেশে যাব! এত দিনের পরে আমি ঠিক ব্রুতে পেরেচি যে আমিই স্বার্থপর। কিন্তু আর নয়।

ফুলি। (আসিয়া) (নলিনীর প্রতি) মা তোমাদের ডাকতে পাঠালেন।

নলিনী। তবে যাই।

প্রেম্থান

নবীন। আমিও তবে বিদায় হই।

প্রস্থান

নীরদ ৷ (ফুলিকে ধরিয়া) আয় ফুলি, একবার আমার কোলে আয় ! আমার বুকে আয় !

ফুলি। ও কি কাকা, তোমার চোখে জল কেন?

নীরদ। ও থাক্। জল একটা পড়াক। (কিছাকণ পরে) অন্ধকার হয়ে এল, এখন তবে বাড়ি যা।

ফুলি। তুমি বাড়ি যাবে না কাকা?

নীরদ। না বাছা!

ফর্লি। তুমি তবে কোথায় যাবে?

নীরদ। আমি আর এক জায়গায় চল্লেম। নলিনীর সংগে তুই বাড়ি যা!

প্রস্থান

নলিনী। (আসিয়া) তোর কাকা তোকে কি বলছিলেন ফুলি?

ফুলি। কিছুই না!

নলিনী। আমার কথা কি কিছ, বলছিলেন?

ফুলি। না।

নলিনী। আয় বাড়ি আয়।

ফুল। কিন্তু কাকা কাঁদছিলেন কেন?

নলিনী। কি, তিনি কাঁদছিলেন?

ফুল। হাঁ।

নলিনী। কেন কাঁদছিলেন ফর্লি?

ফ্লি। আমি ত জানি নে!

নলিনী। তোকে কিছুই বলেন নি?

क्रील। ना।

नीलनी। किছ्यूरे यत्नन नि?

क्रील। ना।

নলিনী। তবে সেই গানটা গা!

বেহাগড়া— কাওয়ালি
মনে রয়ে গেল মনের কথা—
শুবু চোথের জল, প্রাণের ব্যথা!
মনে করি দুটি কথা বলে যাই,
কেন মুখের পানে চেয়ে চলে যাই.
সে যদি চাহে মরি যে তাহে—
কেন মুদে আসে আঁখির পাতা!
ল্লান মুখে সখি সে যে চলে যায়.
ও তারে ফিরায়ে ডেকে নিয়ে আয়.
বুঝিল না সে যে কে'দে গেল—
ধুলায় লুটাইল হদয়লতা!

। গাইতে গাইতে প্রস্থান

### শ্বিতীয় দৃশ্য গ্ৰু

নবীন। নীরদ বিদেশে যাবার পর থেকে নিলনীর এ কি হ'ল? সে উল্লাস নেই. সে হাসি নেই। বাগানে তার আর দেখা পাই নে। দিনরাত ঘরের মধ্যেই একলা ব'সে থাকে। নিলনী নীরদকেই বাস্তবিক ভালবাসত! এইটে আর আগে ব্রুবতে পারি নি! এমনি অন্ধ হরেছিলেম। নীরদের সম্বেথ সে যেন নিজের প্রেমের ভারে নিজে ঢাকা পড়ে যেত! তাকৈ ঠিক দেখা যেত না। নীরদের সম্বেথ সে এমনি অভিভূত হয়ে পড়ত যে আমাদের কাছে পেলে সে যেন আশ্রয় পেত. সে যেন আমাদের পাশে আপনাকে আড়াল ক'রে তাড়াতাড়ি আত্মসন্বরণ করতে চেন্টা করত। নীরদের প্র্ণিদ্ভির স্যোলোকে পাছে তার প্রাণের সমস্তটা একেবারে দেখা যায় এই ভয়ে সে নীরদের সম্বেথ অস্থির হয়ে পড়ত; কি ভূলই করেছি! যাই, তাকে একবার খ্রেজ আসি গে! আজ তার সে কর্ণ মুখখানি দেখলে বড় মায়া করে। তার মুখের সেই সরল হাসিখানি যেন নিরাশ্রয় হয়ে আমার চোখের সমুখে কেশ্বে কেশ্বে কেশ্বে বড়াচেছে! আবার কবে সে হাসবে?

প্রস্থান

### নলিনীর গ্রে প্রবেশ ও জানালার কাছে উপবেশন

নলিনী ৷ (স্বগত) আমাকে একবার ব'লেও গেলেন না ? আমি তাঁর কি করেছিলেম ? আমাকে যদি তিনি ভালবাসতেন তবে কি একবার ব'লে যেতেন না ?

### ফ্রালর প্রবেশ

**यद्गीन । वाशास्त्र स्वकृत्य शास्त्र ना** ?

नीननी। आक्ररकत थाक् घर्नि, आत এक फिन याव।

ফুলি। তোর কি হয়েচে দিদি, তুই অমন ক'রে থাকিস কেন?

নি**লিনী। কিছ**ু হয় নি বোন, আমার এই রকমই স্বভাব।

ফর্লি। আগে ত তুই অমন ছিলি নে!

নলিনী। কি জানি আমার কি বদল হয়েছে!

ফর্লি। আচ্ছা দিদি, কাকাকে আর দেখতে পাই নে কেন? কাকা কোথায় চ'লে গেছেন? নিলিনী। (ফর্লিকে কোলে লইয়া, কাঁদিয়া উঠিয়া) তুই বল্ না তিনি কোথায় গেছেন! যাবার সময় তিনি ত কেবল তোকেই ব'লে গেছেন! আমাদের কাউকে কিছু ব'লে যান নি!

ফুলি। (অবাক হইয়া) কই, আমাকে ত কিছু বলেন নি!

নলিনী। তোকে তিনি বড় ভালবাসতেন। না ফ্রাল? আমাদের সকলের চেয়ে তোকে তিনি বেশী ভালবাসতেন!

ফ্রলি। তুমি কাঁদচ কেন দিদি? কাকা হয়ত শীগগির ফিরে আসবেন।

নলিনী। শীগগির কি আসবেন? তুই কি ক'রে জানলি?

ফুলি। কেনই বা আসবেন না?

নলিনী। ফুলি, তুই আমার জন্য এক ছড়া মালা গে'থে নিয়ে আয় গে! আমি একট্ একলা ব'সে থাকি।

ফুল। আছো।

### নবীনের প্রবেশ

[ প্রহথান

নবনি। নলিনা, তুমি কি সমস্ত দিন এই রকম জানালার কাছে ব'সে ব'সেই কাটাবে? নলিনা। আমার আর কি কাজ আছে? এইখানটিতে ব'সে থাকতে আমার ভাল লাগে। নবান। আগেকার মত আজ একবার বাগানে বৈভাই গে চল না।

নলিনী। না, বাগানে আর বেড়াব না!

নবীন। নলিনী, কি করলে তোমার মন ভাল থাকে আমাকে বল। আমার যথাসাধ্য আমি করব।

নিলিনী। এইখেনে আমি একট্খানি একলা ব'সে থাকতে চাই। তা হ'লেই আমি ভাল থাক**ব।** নবীন। আছো।

প্রস্থান

### এক প্রতিবোশনীর প্রবেশ

প্র। তোর কি হ'ল বলা দেখি বোন্ঝি, আর যে বড় আমাদের ও দিকে যাস নে। নলিনী। কি বলব মাসী, শরীরটা বড় ভাল নেই।

প্র। আহা, তাই ত লো, তোর মুখখানি বড় শ্বিকেয়ে গেছে! চোখের গোড়ায় কালি পড়ে গেছে! মুখে হাসিটি নেই! তা. এমন কারে বাসে আছিস কেন লো! আমার সঙ্গে আয়, দ্জনে একবার পাড়ায় বেড়িয়ে আসি গে।

নলিনী। আজকের থাকু মাসী!

প্র। কেনে লা! আমার দিদির বাড়ি নতুন বৌ এসেচে, তাকে একবার দেখবি চ।

নলিনী। আর এক দিন দেখব এখন মাসী, আজকের থাক্। আজ আমি বড় ভাল নেই।

প্র। আহা, থাক্ তবে। যে শরীর হয়ে গেছে, বাতাসের ভর সয় কি না সয়! আজ তবে আসি মা, ঘরকলার কাজ পড়ে রয়েচে।

[ প্রস্থান

### ফুলির প্রবেশ

ফ্রাল। মা বলেচেন, সারাদিন তুমি ঘরে ব'সে আছ, আজ একটিবার আমাদের বাড়িতে চল। নলিনী। না বোন, আজকের আমি পারব না!

ফুলি। তবে তুমি বাগানে চল। একলা মালা গাঁথতে আমার ভাল লাগচে না। একবারটি চল না বাগানে!

নলিনী। তোর পায়ে পড়ি ফ্রলি, আমাকে আর বাগানে যেতে বলিস নে, আমাকে একট্র একলা থাকতে দে!

ফর্লি। আমাদের সেই মাধবীলতাটি শ্রকিয়ে এসেচে, তাতে একট্র জল দিবি নে? নলিনী। না।

ফ্রালি। আমাদের সেই পোষ-মানা পাখীর ছানাটি আজকের একট্র একট্র উড়ে বেড়াকে, তাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করচে না?

র ৬।৩১ক

নীরজা। না না— আমি কি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি! যা হবার তা হবে, আমি তোমার সাথের সাথী রইলেম— ভূবি ত দ্বুজনে মিলে ভূবব। যদি এমন দিন আসে তুমি আমাকে ভালবাসতে না পার, তোমার সংখ্য আমার যদি বিছেদ হয় ত—

নীরদ। ও কি কথা নীরজা? ও কথা মনেও আনতে নেই! দ্বংখ এসে যাদের মিলন ক'রে দেয়, চোথের জলের মৃত্তবে মালা যারা বদল করেচে, তাদের সে মিলন পবিচ— জল্মে জল্মে তাদের আর বিচ্ছেদ হয় না। হাসি খেলার চপলতার মধ্যে আমাদের মিলন হয় নি. আমাদের ভয় কিসের?

নীরজা। নীরদ, দেখি তোমার হাতখানি, তোমাকে একবার স্পূর্ণ ক'রে দেখি, ভাল ক'রে ধ'রে রাখি কেউ যেন ছি'ডে না নেয়!

নীরদ। এই নাও আমার হাত। আজ থেকে তবে আর আমরা বিচ্ছিন্ন হব না? আজ থেকে তবে স্ফুদীর্ঘ জীবনের পথে আমরা দুজেনে মিলে যাত্রা করলেম?

নীরজা। হাঁ প্রিয়তম!

নীরদ। আজ থেকে তবে তুমি আমার বিষাদের স্পিনী হ'লে, অশ্র্জলের সাথী হ'লে? নীরজা। হাঁ প্রিয়তম!

নীরদ। আমার বিষাদের গোধ্বির মধ্যে তুমি সন্ধের তারাটির মত ফ্রটে থাকবে। তোমাকে আমি কখন হারাব না— চোখে চোখে রেখে দেব!

### চতুর্থ দৃশ্য

#### দেশ

#### নীরদ নীরজা

নীরদ। এই ত আবার সেই দেশে ফিরে এল্ম। মনে করি নি আর কখনো ফিরব। তোমাকে যদি না পেতুম তবে আর দেশে ফিরতুম না।

নীরজা। এমন স্কুলর দেশ আমি কোথাও দেখি নি। এ যেন আমার সব স্বংশনর মত মনে হচে। এত পাখী, এত শোভা আর কোথায় আছে।

নীরদ। কিন্তু নীরজা, এদেশে কেবল শোভাই আছে, এদেশে হৃদয় নেই।

নীরজা। তা হতেই পারে না। এত সোন্দর্য্যের মধ্যে হৃদর নেই এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না!

নীরদ। সোন্দর্য্যকে দেখবামাত্রই লোকে তাকে বিশ্বাস ক'রে ফেলে এই জন্যেই ত প্থিবীতে এত দৃঃখ-যন্ত্রণা! সে কথা যাক— নালনীর বাড়িতে আজ বসনত-উৎসব— আমাদের নিমন্ত্রণ হয়েচে, একট্ন শীগ্রির শীগ্রির বেতে হবে।

নীরজা। আমার একটি কথা রাখবে? আমি বলি ভাই, সেখানে আমাদের না যাওয়াই ভাল। নীরদ। কেন?

নীরজা। কেন, তা জানি নে, কিন্তু কে জানে, আমার মনে হচ্ছে সেখানে আজ না গেলেই ভাল! নীরদ। নীরজা, তুমি কি আমার ভালবাসার প্রতি সন্দেহ কর?

নীরজা। প্রিয়তম, এ প্রশ্ন যদি তোমার মনে এসে থাকে—তবে থাক্—তবে আর আমি অধিক কিছু, বলব না—তুমি চল!

নীরদ। আমি ত যাওয়াই ভাল বিবেচনা করি! আজ আমার কি গব্বের দিন! তোমাকে সঞ্চো করে যথন নিয়ে যাব, নলিনী দেখবে আমাকে ভালবাসবারও এক জন লোক আছে।

### পঞ্চম দৃশ্য

### নলিনীর উদ্যানে বসনত-উৎসব

### নীরদ নীরজা

নীরদ। আমরা বড় সকাল সকাল এসেছি। এখনো এক জনো লোক আসে নি। (স্বগত) সেই ত সব তেমনিই রয়েচে! সেই সব মনে পড়চে! এই বকুলের তলায় ফ্লগ্রনির উপর সে খেলা ক'রে বেড়াত! স্বের্র আলো তার সঙ্গে সঙ্গে যেন নৃত্য করত! তার হাসিতে গানেতে, তার সেই সরল প্রাণের আনন্দ-হিল্লোলে গাছের কু'ড়িগ্র্নি যেন ফ্টে উঠত। আমি কি ঘোর স্বার্থপর! সে হাসি, সে গান আমার কেন ভাল লাগত না! সেই জীবনত সোম্দর্যরাশি আমি কেন উপভোগ করতে পারতুম না। এক দিন মনে আছে সকাল বেলায় ঐ কামিনী গাছের তলায় দাঁড়িয়ে স্কুমার হাতটি বাড়িয়ে সে অন্যমনক্ষে কামিনী ফ্ল তুলছিল, আমি পিছনে গিয়ে দাঁড়াতেই হঠাৎ চমকে উঠে তার আঁচল থেকে ফ্লগ্রনিল প'ড়ে গেল, তার সেই চকিত নের তার সেই লঙ্জাবনত মুখখানি আমি যেন চোথের সামনে স্পন্থ দেখতে পাচ্চি। আহা, তাকে আর একবার তেমনি ক'রে দেখতে ইচ্ছে করচে! এই পরিচিত গাছপালাগ্রনির মধ্যে স্ব্রালোকে সে তেমনি ক'রে বেড়াক, আমি এইখেনে চুপ ক'রে ব'সে ব'সে তাই দেখি! আমি তাকে আর ভালবাসি নে বটে, কিন্তু তাই ব'লে তার যতট্বুকু স্কুদর তা আমার ভাল না লাগবে কেন? আহা, সে প্রনো দিনগ্রলি কোথায় গেল?

নীরজা। এ বাগানটি কি সুন্দর!

নীরদ। তুমি কেবল এর সৌল্দর্য্য দেখছ— আমি আরো অনেক দেখতে পাচিচ। এই বাগানের প্রত্যেক গাছের ছারায় প্রত্যেক লতাকুঞ্জে আমার জীবনের এক একটি দিন, এক একটি মৃহ্তুর্ব ব'সে রয়েচে! বাগানের চার দিকে তারা সব ঘিরে রয়েচে! তারা কি আমাকে দেখে আজ চিনতে পারচে? অপরিচিত লোকের মত আমাকে তারা কি আজ কোত্হলদ্ঘিতৈ চেয়ে দেখচে! এমন এক কাল গিয়েচে, যখন প্রতিদিন আমি এই বাগানে আস্তুম, গাছপালাগ্লি প্রতিদিন আমার জন্যে যেন অপেক্ষা ক'রে থাকত, আমি এলে আমাকে যেন এস এস ব'লে ডাকত। আজ কি তারা আর আমাকে সে রকম ক'রে ডাকচে? তারা হয়ত বলচে, তুমি কে এখেনে এলে?

--ও কি নীরজা, তোমার মুখখানি অমন মলিন হয়ে এল কেন?

নীরজা। প্রিয়তম, তোমার সেই প্রেনো দিনগর্নার মধ্যে আমি ত একেবারেই ছিল্ম না! এমন এক দিন ছিল যখন তুমি আমাকে একেবারেই জানতে না, একেবারেই আমি তোমার পর ছিল্ম—তখন যদি কেউ গলপচ্ছলে আমার কথা তোমার কাছে বলত তুমি হয়ত একটিবার মন দিয়ে শ্নেতে না, যদি কেউ বলত আমি ম'রে গেছি, তোমার চোখে একটি ফোঁটা জল পড়ত না! এককালে যে আমি তোমার কেউই ছিল্ম না এ মনে করলে কেমন প্রাণে ব্যথা বাজে! অনন্তকাল হ'তে আমাদের মিলন হয় নি কেন?

নীরদ। কেন হয় নি নীরজা? এই মধ্রে গাছপালাগর্নি তোমার স্মৃতির সংখ্য কেন জড়িয়ে যায় নি? আর এক জনের কথা কেন মনে পড়ে? আহা, যদি সেই জীবনের প্রভাতকালে তোমার ঐ প্রশানত ম্খখনি দেখতে পেতেম! তোমার এই উদার মমতা, গভীর প্রেম, অতলম্পর্শ হদয়—

নীরজা। থাক্ থাক্ ও-সব কথা থাক্—ঐ ব্ঝি সব গ্রামের লোকেরা আসচে! ঐ শোন বাঁশি বেজে উঠেচে! তবে ব্ঝি উৎসব আরশ্ভ হ'ল। এখন আর আমাদের এ মলিন মৃখ শোভা পায় না! এস আমরাও এ উৎসবে যোগ দিই।

নীরদ। হাঁচল। একটা গান গাই।

আমার বড় ইচ্ছে এখনি একবার নলিনী এসে তোমাকে দেখে! তোমার সঙ্গে তার কতখানি

প্রভেদ! সে গাছের ফ্ল, আর তুমি গাছের ছায়া! সে দ্ব দণ্ডের শোভা, আর তুমি চিরকালের আশ্রয়।

নীরজা। দেখ দেখ, ছায়ার মত শীর্ণ মিলিন ও রমণী কে?

নীরদ। (চমকিয়া) তাই ত, ও কে?

### দ্রে নলিনীর প্রবেশ

নীরদ। এ কি নলিনী, না নলিনীর স্বংন?

নীরজা। (নলিনীর কাছে গিয়া) তুমি কাদের বাছা গা? আজ এ উৎসবের দিনে তোমার মুখখানি অমন মলিন কেন?

নলিনী। আমি নলিনী।

নীরজা। (সচকিতে) তোমার নাম নলিনী?

নলিনী। হাঁ।

নীরজা। (স্বগত) আহা, এর মুখখানি কি হয়ে গেছে! নলিনী, আমি তোর মনের দ্বঃখ ব্রেছি! তাঁকে একবার এর কাছে ডেকে নিয়ে আসি!

### ফ্রালর প্রবেশ

ফুলি। (দুভবেগে আসিয়া) কাকা, কাকা!

নীরদ। (বুকে টানিয়া লইয়া) মা আমার, বাছা আমার!

ফ্লি। এত দিন কোথায় ছিলে কাকা?

নীরদ। সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিস নে ফ্রলি! আবার আমি তোদের কাছে এসেছি, আর আমি তোদের ছেড়ে কোথাও যাব না!

ফর্লি। কাকা, একবার দিদির কাছে চল!

নীরদ। কেন ফুলি!

ফুলি। একবার দেখ'সে দিদি কি হয়ে গেছে!

#### নবীনের প্রবেশ

নবীন। এই যে নীরদ, এসেছ? আমরা সব স্বার্থপর কি অন্ধ হয়েই ছিলেম নীরদ! একবার নলিনীর কাছে চল।

ন্রদ। কেন নবীন!

নবীন। একবার তার সংগ্য একটি কথা কও'সে! তোমার একটি কথা শোনবার জন্য সে আজ কত দিন ধ'রে অপেক্ষা ক'রে আছে! কত দিন কত মাস ধ'রে জানলার কাছে ব'সে সে পথের পানে ঢেয়ে আছে. তোমার দেখা পায় নি! তার সে খেলাখ্লা কিছ্ই নেই, একেবারে ছায়ার মত হয়ে গেছে! কত দিন পরে আজ আবার সে এই বাগানে এয়েছে, কিন্তু তার সেই হাসিটি কোথায় রেখে এল? এ বাগানের মধ্যে তার অমন কর্ণ শ্লান মুখ কি চোখে দেখা যায়! এই বাগানেই তোমার সংগ্য তার প্রথম দেখা হয়েছিল, এই বাগানেই বুঝি শেষ দেখা হবে!

(তাড়াতাড়ি নলিনীর কাছে আসিয়া)

নীরদ। নলিনী!

(নলিনী অতি ধীরে ধীরে মুখ তুলিরা চাহিয়া দেখিল)

নীরদ। নলিনী!

নলিনী। (ধীরে) কি নীরদ!

নীরদ। (নিলিনীর হাত ধরিয়া) আর কিছু দিন আগে কেন আমার সঞ্জে কথা কইলে না

নলিনী ৯৭১

নলিনী! আর কিছ্ দিন আগে কেন ঐ স্থামাখা স্বরে আমার নাম ধ'রে ডাক নি! আজ—আজ এই অসময়ে কেন ডাকলে? নলিনী নলিনী—

(নলিনীর ম্টিছ'ত হইয়া পতন)

নীরজা। এ কি হ'ল, এ কি হ'ল!
ফুলি। (তাড়াতাড়ি) দিদি— দিদি!—কাকা, দিদির কি হ'ল?

নৌরজা। নলিনীর মাথা কোলে রাখিয়া বাতাস-করণ। নলিনীর মক্তেণিভশা)

নীরজা। আমি তোর দিদি হই বোন—আর বেশী দিন তোকে দ্বেখ পেতে হবে না, আমি তোদের মিলন করিয়ে দেব।

নলিনী। (নীরজার ম্থের দিকে চাহিয়া) তুমি কে গা, তুমি কাঁদচ কেন? নীরজা। আমি তোর দিদি হই বোন!

### ষষ্ঠ দৃশ্য

### মুম্র নীরজা। পাশ্বে নীরদ

### নবীন

নীরজা। একবার নলিনীকে ডেকে দাও। বৃঝি সময় চ'লে গেল।

[নবীনের প্রস্থান

আমি চল্লেম ভাই— আমার সংগে কেন তোমার দেখা হ'ল? আমি হতভাগিনী কেন তোমাদের মাঝখানে এলেম? প্রিয়তম, আমি যেন চিরকাল তোমার দ্ঃখের স্মৃতির মত জেগে না থাকি! আমাকে ভূলে যেয়ো।

### নলিনীকে লইয়া নবীনের প্রবেশ

নলিনী, বোন আমার, তোদের আজ মিলন হোক, আমি দেখে যাই। (পর পরের হাতে হাত সমর্পণ) (নলিনীকে চুম্বন করিয়া ঈষং হাসিয়া) তবে আমি চল্লেম বোন!

নলিনী। (নীরজাকে আলিংগন করিয়া) দিদি তুই আমার আগে চ'লে গেলি? আমিও আর বেশী দিন থাকব না, আমিও শীগ্গির তোর কাছে যাচিচ!

## প্রথম ছতের স্চী

## নাটকের অন্তর্ভুক্ত গান. কবিতা, শেলাক, মন্তের প্রথম ছত্র এই স্চীর অন্তর্গত

| ছত। গ্রন্থ                                             |         | প্ষ্ঠা      |
|--------------------------------------------------------|---------|-------------|
| অজানা সত্ত্ব কে দিয়ে যায় কানে কানে। তাসের দেশ        | ***     | 088         |
| অদাা দেবা উদিতা স্থাস্য। তপতী                          |         | 986         |
| অধিবাসে তু নো ভল্তে ভোজনং পরিকম্পিতং। নটীর প্জা        | •••     | 560         |
| অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষ্যা যদ্তাৱিভিঃ। তপতী            | 94%     | 986         |
| অপসরতি ন চক্ষ্যো মৃগাক্ষী। চিরকুমার-সভা                | •••     | ৬৮          |
| অভয় দাও তো বলি আমার wish কী। চিরকুমার-সভা             | ***     | > 2         |
| অয়ি কুরপা তপোবনবিভ্রমাং। চিরকুমার-সভা                 | ***     | 22          |
| অর্প বীণা র্পের আড়া <b>লে ল</b> ্কিয়ে বাজে। অর্পরতন  | ***     | ৫৮৬         |
| অজ <b>্ন</b> তুমি অজ <b>্ন। নৃত্যনাট্য চিত্রাপা</b> দা | ***     | 820         |
| অলকে কুসম্না দিয়ো। চিরকুমার-সভা                       | ***     | ৯৩          |
| অুলি বারবার ফিরে যায়। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা          | ***     | 862         |
| অলিদে কালিন্দীকমলস্বরভৌ কুঞ্জবসতের্। চিরকু্যার্-সভা    | ***     | <b>68</b>   |
| অশান্তি আজ হানল এ কী দইনজনলা। নৃত্যনটো চিত্রাপাদা      | ***     | <b>8</b> २० |
| অশ্রন্ভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে্ঃ শেষ বর্ষণ             | •••     | 285         |
| অহো কী দ্বঃসহ স্পর্ধা। নৃত্যনাট্য চিত্রাশাদা           | ***     | 820         |
| আকাশধরা রবিরে ঘিরি। নৃত্যনাট্য চিত্রাঞ্চদা             | ***     | 858         |
| আগানে হল আগানময়। অর্পরতন                              | ***     | ७००         |
| আজ থেলা-ভাঙার খেলা। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা             | ***     | 848         |
| আজ তোমারে দেখতে এলেম। পরিবাণ                           | ***     | 950         |
| আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রহায়ায়। ঋণশোধ                    | ***     | ৬২৪         |
| আজ শ্রাবণের প্রিমাতে কী এনেছিস বল্। শেষ বর্ষণ          | ***     | 242         |
| আজি দথিন-দুয়া <mark>র খোলা। অর</mark> ূপরতন           | ***     | ৫৬১         |
| আজি দখিন দ্বার খোলা। শাপমোচন                           | ***     | ৫৯৯         |
| আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে। ঋণশোধ                      | ***     | ७३४         |
| আঁধার শাখা উজল করি। ভণনহদয়                            | ***     | ४००         |
| আন্গো় তোরা কার কী আছে ৷ নবীন                          | ***     | ₹80         |
| আনতাংগী বালিকার শোভাসোভাগ্যের সার। চিরকুমার-সভা        | ***     | 95          |
| আন্মনা গো আন্মনা। শাপমোচন                              | 4 * *   | ৫৯৮         |
| আমরা চাষ করি আনুদেদ। গ্রের                             | ***     | ৫৩৫         |
| আমরা চিত্র, অতি বিচিত্র। তাসের দেশ                     | ***     | ७७७         |
| আমরা ন্তন যৌবনেরই দ্তে। তাসের দেশ                      | ***     | ००१         |
| আমরা বস্বু তোমার সনে। পরিচাণ                           | ***     | 922         |
| আমরা বে'ধেছি কাশের গঞ্ছু আমরা। ঋণশোধ                   |         | ৬৪০         |
| আমরা লক্ষ্মী্ছাড়ার দল। বাঁশরি                         |         | ORO         |
| আমরা স্বাই রাজা আমাদের এই। অর্পরতন                     | ***     | <b>७७</b> २ |
| আমাকে যে বাঁধবে ধরে এই হবে যার সাধন। পরিতাণ            | ***     | 920         |
| আমাদের আঁথি হোক মধ্সিক। নৃত্যনাট্য চিত্রাপাদা          | ***     | 858         |
| আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো, নমো হে নমো। নটীর প্জা            | ***     | 290         |
| আমার অংশ অংশ কে বাজায় বাঁশি। নৃত্যনাট্য চিত্রাগণদা    | ***     | 856         |
| আমার অভিমানের বদলে আজ। অর্পরতন                         | ***     | GRO         |
| আমার আর হবে না দেরি। অর্পরতন                           | ***     | GR0         |
| আমার এই রিক্ত ভালি। নৃত্যনাট্য চিত্রাপাদা              | ***     | 856         |
| আমার জীবনপার উচ্ছলিয়া মাধ্রী করেছ দান। শ্যামা         | ***     | 892         |
| আমার জীর্ণ পাতা ধাবার বেলায় বারে বারে। অর্পরতন        | - (<br> | 642         |

| ছত। গ্রন্থ                                                   |       |              | প্ঠা         |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| আমার নয়ন তোমার নয়নতলে। পরিতাণ                              | ***   |              | 958          |
| আমার নয়ন-ভু <b>লানো এলে। ঋণশোধ</b>                          | •••   | ৬৪১,         | <b>686</b>   |
| আমার নিখিল ভুৰ্ন হারালেম। ন্ত্যনাট্য মায়ার খেলা             | •••   |              | 890          |
| আমার পথে পথেই পাথর ছুড়ানো। পরিবাণ                           | •••   |              | 900          |
| আমার পরান যাহা চায়, তুমি তাই। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা        | •••   |              | 8७२          |
| আমার প্রাণের মান্য আছে প্রাণে। অর্পরতন                       | ***   |              | ৫৬৩          |
| আমার মন বলে, 'চাই চাই গো। তাসের দেশ                          |       |              | ७७२          |
| আমার মালার ফ্লের দলে। নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা                   | ***   |              | 802          |
| আমার রাত পোহালো শারদ প্রাতে। শেষ বর্ষণ                       | •••   |              | クトタ          |
| আমার শ্ন্য হদরের মতো, ওগো শ্ন্য মোজা। শেষরকা                 |       |              | ७१७          |
| আমার সকল নিয়ে বসে আছি। অর্পরতন                              |       |              | @ R S        |
| আমারে ডাক দিল কে ভিতর পানে। ঋণশোধ                            | ***   |              | ७२७          |
| আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়। পরিত্রাণ              | •••   |              | 922          |
| আমি এলেম তোমার স্বারে। শাপমোচন                               | •••   |              | 629          |
| আমি কেবল ফুল জোগাব। চিরকুমার-সভা                             | ***   |              | 26           |
| আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে, আমার মনে। ঋণশোধ           | ***   |              | ७२४          |
| আমি তারেই জানি তারেই জানি। চণ্ডালিকা                         | •••   |              | 050          |
| আমি তোমারি মাটির কন্যা। চণ্ডালিকা                            |       |              | 053          |
| আমি ফিরব না রে, ফিরব না আর ফিরব নারে। পরিতাণ                 | ***   |              | 980          |
| আমি ফ্ল তুলিতে এলেম বনে। তাসের দেশ                           |       |              | 080          |
| আমি যখন ছিলেম অন্ধ। অর্পরতন                                  |       |              | 669          |
| আমি রূপে তোমায় ভোলাব না। অর্পরতন                            | •••   |              | 698          |
| আমি সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায় ৷ নবীন                 | ***   |              | ২৪৩          |
| আর কিছু দাও বা না-দাও। শেবরক্ষা                              | •••   |              | 895          |
| আর নহে, আর নহে। নৃত্যানাট্য মায়ার খেলা                      | ***   |              | 890          |
| আর রেখো না আঁধারে আমার। নটীর প্জা                            | ***   |              | ১৬৩          |
| আরো প্রভূ, আরো আরো। পরিত্রাণ                                 | ***   |              | 958          |
| আরো প্রভূ, আরো আরো সার্যাণ<br>আলোক-চোরা ল্রকিয়ে এল ওই। তপতী | •••   |              |              |
| আসে তো আসুক রাতি, আসুক বা দিবা। চিরকুমার-সভা                 | ***   |              | 995          |
|                                                              | ***   |              | <b>48</b>    |
| আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা। অর্পরতন                        | ***   |              | <b>७</b> १२  |
| ইচ্ছে। সেই তো ভাঙছে। তাসের দেশ                               |       |              | 240          |
| ইয়মধিকমনোজ্ঞা চাপকানেনাপি তন্বী। চিরকুমার-সভা               | ***   |              | 080          |
| रसमायकम्पाद्धाः व्यापनायम्। १ ००५ । वित्रपूर्वात्र-१७।       | ***   |              | ২৩           |
| উজাড় করে লও হে আমার সকল সম্বল। শোধবোধ                       | ***   |              | ১২৭          |
| উতল হাওয়া লাগল আমার গানের তরণীতে। তাসের দেশ                 | •••   | 1            | 286          |
| উত্তমপোন বন্দেহং পাদপংস্বর্ত্তমং। নটীর প্জা                  | •••   |              | 262          |
| উদ্ব তাং জাতবেদসং দেবং বহৃদিত কেতবঃ। তপতী                    | •••   | <b>ዓ</b> ሄኤ, | <u></u> ያል የ |
| ·                                                            |       | ŕ            |              |
| এ তো খেলা নয়, খেলা নয়। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা              | •••   | 1            | 36 A         |
| এ পথ গছে কোন্খানে গো কোন্খানে। গ্রু                          | ***   |              | 803          |
| এ শব্ধ অলস মায়া— এ শব্ধ মেঘের খেলা। শাপমোচন                 | ***   |              | 663          |
| এই অ্যাল্বম শ্ন্য রইল সবি। শোধবোধ                            | •••   | ,            | 20           |
| একলা বসে বাদলশেষে শ্বনি কত কী। শেষ বর্ষণ                     |       |              | 246          |
| এখনো গোল না আঁধার। অর্পরতন                                   | ***   |              | 192          |
| এতদিন তুমি স্থা, চাহ নি কিছ্। শ্যামা                         | • • • |              | 393          |
| এবার অবগ্রন্থলা। শেষ বর্ষণ                                   |       |              | 288          |
| এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী। পরিশোধ                    |       |              | 344          |
| এবার মিলন-হাওয়ায় হাওয়ায় হেলতে হবে। শেষরক্ষা              | ***   |              | ১১০          |
| এলেম নতুন দেশে। তাসের দেশ                                    | ***   |              | 000          |
| এসেছি গো এসেছি। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা                       | •••   |              | 368          |
| একো আমার প্রব। সাপ্রমান                                      | •••   |              | 110          |

| ছত্র। গ্রম্থ                                                                                 |     |              | প্ষ্ঠা       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| AND                                                      |     |              | 054          |
| এসো এসো প্রেষ্টেম। ন্তানাট্য চিরাপাদা                                                        | ••• |              | 856          |
| এসো এসো বস্তুত, ধরাতলে। নৃত্যুনাট্য চিত্রাপাদা                                               | ••• |              | 835<br>853   |
| এসো এসো বসনত ধরাতলে। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা                                                  | *** |              | ৫৯৩          |
| এসো এসো হে তৃষ্ণার জল। শাপমোচন<br>এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে। শেষ বর্ষণ                         | ••• |              | 240          |
| এসো নাগবনে ছায়াবী থিতলে। শ্রাবণগাথা                                                         | ••• |              | 220          |
| এসো শরতের অমল মহিমা। <b>শেষ বর্ষ</b> ণ                                                       | ••• |              |              |
| वाला नित्रवित्र व्यवण यार्था। त्नव नवन                                                       | *** |              | 249          |
| ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে। শেষ বর্ষণ                                                             |     |              | 288          |
| ঐ আসে ঐ র্মাত ভৈরব হরবে। প্রাবণগাথা                                                          | ••• |              | 640          |
| व वाद्याच वाठ देवस दस्ता वायामा                                                              | ••• |              | <b>V</b> & 3 |
| ও অক্লের ক্ল, ও অগতির গতি। গ্র্                                                              | *** |              | 680          |
| ও আমার চাঁদের আলো, আজ ফাগ্মনের সম্ধ্যাকালে। শাপমোচন                                          | ••• |              | ৫৯৩          |
| ও আমার ধ্যানেরই ধন ৷ চিরকুমার-সভা                                                            |     |              | Ġ₹           |
| ও কি এল, ও কি এল না। নৃত্যনটো মায়ার খেলা                                                    |     |              | 882          |
| ও কি এল, ও কি এল না, বোঝা গেল না। শাপমোচন                                                    | ••• |              | 805          |
| ও কেন ভালবাসা জানাতে আসে। নলিনী                                                              | *** |              | ৯৬১          |
| ও চাঁদ, চোথের জলের লাগল জোয়ার। রক্তকরবী                                                     | *** |              | ২১৩          |
| ও ভোলা মন, বলু দেখি ভাই : শেষরকা                                                             | *** |              | ৬৫৩          |
| उ तामा वास्ता ग्राहर । निर्मा श्राहर ।                                                       | *** |              | 260          |
| ওই ব্যক্তি বাঁশি বাজে বনমাঝে কি মনোমাঝে। শাপমোচন                                             | *** |              | ৬০১          |
| ওবে বলো সখী বলো। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা                                                      | *** |              | 866          |
| ওগে আমার প্রাণের ঠাকুর। অর্পরতন                                                              | ••• |              | 699          |
| ওগো ডেকো না মোরে ডেকো না। নৃত্যনাট্য চম্ভালকা                                                | *** |              | 806          |
| ওগো, তোমার চক্ষ্ দিয়ে মেলে সতাদ্ধি। চণ্ডালিকা                                               | *** |              | 025          |
|                                                                                              | *** |              | ७३           |
| ওগো, তোরা কে যাবি পারে। চিরকুমার-সভা<br>ওগো দয়ামরী চোর! এত দয়া মনে তোর। চিরকুমার-সভা       | *** |              | 60           |
| ওগো দ্যাম্য চোর এত দ্যা মনে ভোর চির্মুমার-প্রা<br>ওগো, শাক্ত পাষাণ্মনুরতি সন্দ্রী। তাসের দেশ | *** |              | 080          |
|                                                                                              | *** |              | 249          |
| ওলো শেফালিবনের মনের কামনা। শেষ বর্ষণ                                                         | *** |              |              |
| ওগো প্রাবদের প্রিমা আমার। প্রাবদগাথা                                                         | *** |              | 085<br>580   |
| ওরা অকারণে চণ্ডল। নবীন                                                                       | *** |              | 800          |
| ওরা অকারণে চণ্ডল। শ্রাবণগাথা                                                                 | *** |              |              |
| ওরে আগন্ন আমার ভাই। পরিরাণ                                                                   | *** |              | 908          |
| ওরে ওরে আমার মন মেতেছে। গর্ব                                                                 | *** |              | 602          |
| ওরে গৃহৰাসী, তোরা খোল্ খার খোল্। নবীন                                                        | *** |              | <b>২</b> 8২  |
| ওরে চিত্ররেখাডোরে বাঁধিল কে। শাপমোচন, সংযোজন                                                 | *** |              | 909          |
| ওরে ঝড় নেমে আর, আর রে আমার। ক্রাকণগাথা                                                      | *** |              | ৩৯৬          |
| ওরে ঝড় নেমে আয়, আয় রে আমার। নৃত্যনাট্য চিত্রাপাদা                                         | *** |              | 822          |
| ওরে ভাই জানকীরে দিয়ে এসো বন। মৃত্তির উপায়                                                  | *** |              | 622          |
| ওরে শিকল, তোমায় অপো ধরে। পরিত্রাণ                                                           | *** |              | 906          |
| ওরে সাবধানী পথিক, বারেক। চিরকুমার-স্ভা                                                       | ••• |              | ৬৩           |
| ওলো, রেখে দে স্থী, রেখে দে। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা                                           | ••• |              | 868          |
| ওলো শেফালি। শেষ বর্ষণ                                                                        | ••• |              | 280          |
| কখন দিলে পরায়ে। নবীন                                                                        |     |              | 500          |
| कथन मिरल शत्रारतः न्यशन<br>कथन मिरल शत्रारतः न्यशन वाशात माला वत्रवमाला। भाशस्माहन           | ••• |              | <b>\$89</b>  |
| কত কাল রবে বলো ভারত রে। চিরকুমার-সভা                                                         | *** |              | 628          |
| কত দিন একসাথে ছিন্ম মুম্মারে। ভশ্নহদ্য                                                       | ••• |              | 20           |
| কত দিন একসাথে ছিন্ম ব্নুধবোরে। ভালহণর<br>কদ্ব যেমনি আমা প্রথম দেখিলে। শেষরক্ষা               | *** |              | A78          |
|                                                                                              |     |              | <b>664</b>   |
| কবীন্দ্রানাং চেতঃ কমলবন্মালা তপর্ভিং। চিরকুমার-সভা                                           | ••• | 0.2.0        | 99           |
| কর্পরে ইব দুশেষ্ট্রপ শক্তিমান্ বো জনে জনে। তপতী                                              | ••• | <b>9 8 9</b> |              |
| কাছে আছে দেখিতে না পাও। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা                                               | *** |              | 8७२          |

| ছত। প্রকর্ম                                                  |     | अंक्        |
|--------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| কাছে তার যাই যদি। ভগ্নহদয়                                   | ••• | A80         |
| काष्ट्र थिएक मृत र्त्राह्म किन लग और्यादा। भाभरमाहन, मश्याकन | ••• | ৬০৮         |
| কাছে যবে ছিল, পাশে। শেষরক্ষা                                 | *** | ৬৫৫         |
| কাদিশ্বনী যেমনি আমায় প্রথম দেখিলে। শেষরক্ষা                 | *** | ৬৬৭         |
| কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারি ঘায়ে। পরিগ্রাণ                 | ••• | 906         |
| কার বাঁশি নিশিভোরে বাজিল মোর প্রাণে। শেষ বর্ষণ               | ••• | 24%         |
| কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে। অর্পরতন                       | *** | 695         |
| কার হাতে যে ধরা দেব প্রাণ। চিরকুমার-সভা                      | *** | ₹0          |
| কি করিব বল দেখি তোমার লাগিয়া। ভণ্নহদয়                      | ••• | ४७व         |
| কিছ্ ই তো হল না। ভশ্নহদয়                                    | ••• | <b>₽</b> ¢₽ |
| কী জানি কী ভেবেছ মনে। চিরকুমার-সভা                           | ••• | Ć           |
| কুঞ্জকুটীরের স্নিশ্ধ অলিন্দের 'পর। চিরকুমার-সভা              | 444 | 68          |
| কুঞ্জ-পথে পথে চাঁদ উ'কি দের আসি। চিরকুমার-সভা                | ••• | 66          |
| কে তুমি গো খুলিয়াছ স্বগেরি দুয়ার। ভানহদর                   | ••• | ४७१         |
| কে বলেছে তোমায় ব'ধ্ব, এত দুঃখ সইতে। পরিতাণ                  |     | 920         |
| क्टिंग्ड धरकना वितरहत विना। नृजनाण किनाणामा                  |     | 820         |
| কেন ধরে রাখা, ৩-যে বাবে চলে ৷ নবীন                           |     | ₹86         |
| কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়। তাসের দেশ                           | *** | 984         |
| কেন যে মন ভোলে আমার মন জানে না। ঋণশোধ                        | *** | ৬২৫         |
| কেন সারা দিন ধীরে ধীরে। চিরকুমার-সভা                         | *** | 28          |
| কোথা বাইরে দ্রে যায় রে উড়ে, হায় রে হায়। অর্পরতন          | *** | ৫৫৯         |
| কোথা বাইরে দ্রের যায় রে উড়ে হায় রে হায়। শাপমোচন          | *** | 659         |
| কোথা যে উধাও হল মোর প্রাণ উদাসী। শেষ বর্ষণ                   | *** | 242         |
| कान् शहन अंद्राक्ष जात अल्लाम शादारा । माभुरमाहन, म्रश्याकन  | *** | ৬০৯         |
| कान् एवका त्र, की भित्रहाताः नृष्णनाष्टे विद्याभाष           | *** | 824         |
| कान् रम अर्फ्त जूनः नृष्ठानार्धे आशात रथला                   | *** | ৪৬২         |
| কোশে যত্র প্রকৃতিরচনা নিগ্রহো যত মৌনং। চিরকুমার-সভা          | *** | 24          |
| क्राम्क यथन आञ्चकित काल। नवीन                                | *** | <b>২</b> 89 |
| ক্ষম কর মোরে, সখি, শুধারো না ৷ ভংনহদর                        | *** |             |
| भाषा ४% ६४/६%, जाप, म <sub>र्</sub> पादश मार ७ मञ्जूर        | *** | ५०५         |
| থর বায়্ বয় বেগে। তাসের দেশ                                 | *** | ७२१         |
| খে <b>লা</b> কর্— খেলা কর্। ভ <sup>*</sup> নহদয়             | *** | 402         |
| থোলা থোলো ম্বার, রাখিয়ো না আর। অর্পরতন                      | *** | 669         |
| গগনে গগনে যায় হাঁকি। তাসের দেশ                              | *** | ৩৪৯         |
| গতং তদ্গাম্ভীয'ং তটমপি চিতং জালিকশতৈঃ। চিরকুমার-সভা          | *** | 22          |
| গন্ধ-সম্ভার-যাক্তেন ধ্পেনাহং স্কান্ধিনা। নটীর প্জা           |     | 560         |
| গান আমার যায় ভেসে যায়। শেষ বর্ষণ                           |     | 220         |
| গানের ডালি ভরে দে গো উষার কোলে। নবীন                         | *** | <b>২</b> 8১ |
| গ্রের গ্রের গ্রের ঘন মেঘ গরজে পর্বতশিখরে।                    |     |             |
| ন্তানাট্য চিত্রাপাদা                                         | *** | 820         |
| গ্রেন্চরণ করো শরণ-অ। মন্তির উপায়                            | *** | 824         |
| গ্রর্পদে মুন করো অপণি। মুক্তির উপায়                         | *** | 600         |
| গেরুরা ফাদ <sub>ু</sub> পাতা ভূবনে। <b>মরিক</b> র উপায়      | ••• | ७०३         |
| গোপন কথাটি রবে না গোপনে। তাসের দেশ                           | ••• | ୯୯୦         |
| গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ। পরিতাণ                          | ••• | 980         |
| ঘনসারপ্পদিত্তেন দীপেন তমধংসিনা। নটীর প্রজা                   |     | 560         |
| ঘরেতে শ্রমর এল গুন্গুরনিয়ে। তালের দেশ                       | *** | 080         |
| ঘ্মের ঘন গহন হতে। নৃত্যনাট্য চঙালিকা                         | *** | 886         |
|                                                              |     | J           |
| চক্ষ্-'পরে ম্গাক্ষীর চিত্রখানি ভাসে। চিরকুমার-সভা            | ••• | ৬৮          |
| চক্ষে আমার তৃষ্ণ। চন্ডালিকা                                  |     | 022         |

| ছনু। গ্রন্থ                                                                    |     |      | পৃষ্ঠা       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------|
| চক্ষে আমার তৃষ্ণ। নৃতানাট্য চন্ডালিকা                                          |     |      | 808          |
| চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে। পরিশোধ                                               | ••• |      | 888          |
| চলে যায়, মরি হায়, বসন্তের দিন। নবীন                                          | ••• |      | ₹86          |
| চলেছে ছ, টিয়া পলাতকা হিয়া। চিরকুমার-সভা                                      | ••• |      | ¢0           |
| চলো নিয়ম-মতে। তাসের দেশ                                                       | ••• |      | 906          |
| চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে। পরিত্রাণ                                             | ••• |      | ৭৩৯          |
| ুচি'ড়েতন, হত <sub>ি</sub> ন, ইস্কাবন। তাসের দেশ                               | ••• |      | 002          |
| চির-প্রোনো চাঁদ। চিরকুমার-সভা                                                  | ••• |      | 2A           |
| চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো। অর্পরতন, প্রস্তাবনা                                   | ••• |      | ৫৫৩          |
| ছি ছি, মরি লাজে। নৃত্যনাট্য মায়া <mark>র খেলা</mark>                          | *** |      | 860          |
| ছিল্ল শিকল পায়ে নিয়ে। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা                                 | *** |      | 860          |
| ·                                                                              |     |      |              |
| জয় করে তব <sub>ন</sub> ভয় কেন তোর <mark>যা</mark> য় না। শেষরক্ষা            | *** |      | ৬৯৪          |
| জয় জয় তাসবংশ-অবতংস। তাসের দেশ                                                | ••• |      | ৩৩৯          |
| জয়যাত্রায় যাও গো, ওঠো ওঠো জয়রথে তব। চিরকুমার-সভা                            | ••• |      | ২৪           |
| জল দিবে অথ্ <u>বা বজ্ল। শেষরক্ষা</u>                                           | ••• |      | ७१५          |
| জাগরণে যায় বিভাবরী। শাপমোচন                                                   | *** |      | ゆから          |
| জাগো জাগো আলসশয়নবিলগন। তপতী                                                   | ••• |      | 9 ሁል         |
| জালো হে রুদ্র জালো। তপতী                                                       | *** |      | 992          |
| জীবনে আজ কি প্রথম। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা                                      | *** |      | 862          |
| জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা                             | *** |      | 860          |
| জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা। শ্যামা<br>জনুলো নি আলো অন্ধকারে। চিরকুমার-সভা      | ••• |      | ৪৬৯          |
| •                                                                              | *** |      | હ ૧          |
| ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে। নবীন                                              | *** |      | २८९          |
| ঝরে ঝর ঝর ভাদর-বাদর। <b>প্রাবণ</b> গাথা                                        | *** |      | ৩৯৪          |
| ঝরে ঝরো ঝরো ভাদর-বাদর। শেষ বর্ষণ                                               | *** |      | 280          |
| ডাকিল মোরে জাগার সাথী। শেষরক্ষা                                                |     |      | ৬৫০          |
| ডেকো না আমারে ডেকো না— ডেকো না। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা                         | ••• |      | 893          |
|                                                                                | *** |      |              |
| তপের তাপের বাঁধন কাট <b>্</b> ক রসের বর্ষ <b>ে</b> । <b>প্রাব</b> ণগাথা        | ••• |      | లనల          |
| তবেু শেষ করে দাও শেষ গানু। নবীন                                                | *** |      | ২৪৬          |
| তরী আমার হঠাৎ ডুবে ু্যায়। চিরকুমার-সভা                                        | ••• |      | 98           |
| তর্তলে ছিলব্শত মালতীর ফ্ল। র্দ্রেড                                             | *** | ৯২২, |              |
| তঙ্গাং স্বম্বতিষ্ঠ যশোলভন্ত। বাঁশরি                                            | *** |      | ৩৬৯          |
| তারে দেখাতে পারি নে কেন প্রাণ। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা                          | *** |      | 866          |
| তুই রে বসণত সমীরণ। ভগ্নহদর                                                     | *** |      | ४४४          |
| তুমি আমায় করবে মুখ্ত লোক। চিরকুমার-সভা<br>তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে। নটীর প্রজা | *** |      | 22           |
| তুমি কি কেবলি ছবি, শুধু পটে লিখা। শাপমোচন                                      | *** |      | 268          |
| पूर्वि किन्दू निरंह शांखा निर्वान                                              | *** |      | র<br>জু      |
| তুমি কোন্ভাঙনের পথে এলে স্বৃশ্ত রাতে। নবীন                                     | ••• |      |              |
| তুমি জান আমার গাছে ফল কেন না ফলে। চিরকুমার-সভা                                 | *** |      | ২৪৩<br>২০    |
| তুমি ভাক দিয়েছ কোন্ সকালে কেউ তা জানে না। গ্রুর্                              | ••• |      | & <b>2</b> 0 |
| ভূমি বাহির থেকে দিলে বিষম ভাড়া। পরিত্রাণ                                      | ••• |      | 905          |
| তুমি স্কুলর যোবনখন। নবীন                                                       | *** |      | <b>২</b> 80  |
| তুমি হঠাৎ-হাওয়ায় ভেসে-আসা ধন। পরিবাণ                                         | *** |      | 900          |
| তৃষ্ণার শান্তি। শ্রাবশগাথা                                                     | *** |      | 924          |
| তৃষ্ণার শান্তি স্কুনর কান্তি। ন্তানাট্য চিত্রাপাদা                             | *** | _    | ৪২৬          |
| তোমায় গান শোনাব তাই তো আমায় জাগিরে রাখ। রক্তকরবী                             | *** | ,    | २১२          |

| ছত। গ্ৰম্প                                                             |       | भ्का        |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| তোমায় চেয়ে আছি বসে পথের ধারে সক্ষর হে। চিরকুমার-সভা                  | •••   | 88          |
| তোমায় সাজাব যতনে কুস্মরতনে। শাপমোচন, সংযোজন                           | •••   | ৬০৫         |
| তোমার আনন্দ ওই এল স্বারে এল গো। শাপমোচন                                |       | ঠ৫১         |
| তোমায় আসন শ্ন্য আজি, হে বীর প্রণ করো। তপতী                            |       | 980         |
| তোমার নাম জানি নে স্বর জানি। শেষ বর্ষণ                                 |       | 288         |
| তোমার পায়ের তলার যেন গো রঙ লাগে। তাসের দেশ                            | •••   | 086         |
| তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ। ঋণশোধ                                     | •••   | ७०व         |
| তোর প্রাণের রস তো শ্বিকরে লেল ওরে। রম্ভকরবী                            | ***   | 209         |
| তোর প্রাণের রুপ তো ব্যাপন্তর তোপ তারে রুপ রুপ                          | •••   | ୦୦୫         |
| 601414 -114411 016-14 6111                                             | ***   | ***         |
| দিন গেল রে, ডাক দিয়ে নে পারের খেয়া। চিরকুমার-সভা                     |       | હવ          |
| দিনের পরে দিন-যে গোল আঁধার ঘরে। তপতী                                   |       | 9४२         |
| দ্বংখ দিয়ে মেটাব দ্বংখ তোমার। চ্ন্ডালিকা                              | ***   | ७५व         |
| দ্বংথ দিয়ে মেটাব দ্বংখ তোমার। ন্তানাট্য চ ভালিকা                      | •••   | 888         |
| দ্বংখের যজ্ঞ-অনল-জবলনে। ন্তানাট্য মায়ার খেলা                          | ***   | 848         |
| म्रुदात वन्धः म्रुदात म्रुठीरत । भाभास्मानन, मरावाङ्गन                 | •••   | <b>७०</b> 9 |
| দে তোরা আমায় নতেন ক'রে দে। ন্তানটো চিত্রাঞ্চাদা                       | •••   | 820         |
| দে পড়ে দে আমায় তোৱা কী কথা আজ লিখেছে সে। শাপমোচন                     | ***   | 688         |
|                                                                        | ***   |             |
| प्त त्या त्रभी, प्त भवादेख गत्म। नृष्णुनाष्ट्र भाषाव स्था              | ***   | 860         |
| দেওরা নেওরা ফিরিয়ে দেওরা। ঋণশোধ                                       | ***   | ৬৩৬         |
| দেখব কে তোর কাছে আসে। চিরকুমার-সভা                                     | 444   | \$0         |
| দেখা না-দেখায় মেশা হে বিদার্ৎলতা। প্রাবণগাথা                          | ***   | 022         |
| দেখো দেখো, শ্বৃকভারা অখি মেলি চায়। প্রাবণগাথা                         | • • • | 802         |
| দেখো শ্কতারা আঁখি মেলি চায়। শেষ বর্ষণ                                 | ***   | 289         |
| দোষী করো, দোষী করো। চণ্ডালিকা                                          | •••   | 028         |
| ধরণীর গগনের মিলনের ছলে। শেষ বর্ষণ                                      |       | 240         |
| ধরণীর গগনের মিলনের ছলে। প্রাবণগাথা                                     |       | ৩৯৫         |
| ধরা সে যে দেয় নাই, দেয় নাই। শ্যামা                                   |       | 890         |
| ধীরে ধীরে চলো তন্বী, পরো নীলান্বর। চিরকুমার-সভা                        | •••   | 98          |
|                                                                        | ***   |             |
| নববসন্তের দানের ডালি। নৃত্যনাট্য চন্ডালিকা                             | ***   | 802         |
| নমঃ প্রস্তাদ্ অথ পৃষ্ঠতস্তে। বাঁশরি                                    |       | ৩৬৯         |
| নমো নমো কর্ণাঘন নমো হে। শ্রাবণগাথা                                     | •••   | <b>ల</b> నల |
| নমো নমো বৃষ্ধ দিবাকরায়। নটীর প্জা                                     | •••   | ১৬৩         |
| নমো নমো বুম্ধ দিবাকরায়। নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা                          | ***   | 885         |
| নমো নমো শচীচিতরঞ্জন সন্তাপভঞ্জন। শাপমোচন, সংযোজন                       |       | ৬০৫         |
| না চাহিলে যারে পাওয়া যায়। বাঁশরি                                     | ***   | 090         |
| না, না গো, না। চিরকুমার-সভা                                            |       | ৯           |
| না না, ডাকব না, ডাকব না। চ॰ডালিকা                                      |       | ७५२         |
| না ব'লে যায় পাছে সে। চিরকুমার-সভা                                     | ***   | F           |
| ना व'र्ट्स खरहा ना চলে भिर्नाण कीत्र। পরিতাণ                           | * • • | 928         |
| না ব্ঝে কারে তুমি ভাসালে আঁথজলে। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা                | • • • | 862         |
| ना. रंगरता ना, रंगरता नारका। भाषामन                                    | ***   | <b>500</b>  |
| না স্থা, মনের বাথা কোরো না গোপন। ভণ্নহৃদয়                             | •••   |             |
| নাই ভয়, নাই ভয় নাই রে। পরিব্রাণ                                      | •••   | ያ ዓ ዓ       |
| নাচ্, শ্যামা, তালে তালে। ভগনহাণ্য                                      | •••   | 902         |
| নার্থীর ললিত লোভন লীলায়। নৃত্যুনাট্য চিত্রাপাদা                       | ••    | 420         |
| নিবিড় অমা-তিমির হতে। নবীন                                             | ***   | 820         |
| নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ। চিরকুমার-সভা                                | •••   | 282         |
|                                                                        | •••   | 65          |
| নিশীথে কী কয়ে গেল মনে। নট্ৰীর প্রো<br>নিশ্বীয়ালোক্ত্রীলয়ের সাম্প্রা | ••    | ১৪৯, ১৫২    |
| <b>িনঃসীমশোভাসৌভাগ্যং নতাপা নরনন্দরং।</b> চিরকুমার-সভা                 | **    | 90          |

| ছত । গ্রম্থ                                                         |      | পৃষ্ঠা                      |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
|                                                                     |      | •                           |
| নীরব রজনী দেখ মুগ্ন জোছনায়। ভগ্নহদয়                               | ***  | ৮৩৬                         |
| নোটগংলো সব ঝ্টো। মর্শ্বির উপায়                                     | •••  | <b>&amp;</b> 0 <b>&amp;</b> |
| পথহারা তুমি পথিক যেন গো স্থের কাননে। নৃতানাট্য মায়ার               | খেলা | 865                         |
| পথিক মেঘের দল জোটে ওই প্রাবণ-গগন-অশানে। শেষ বর্ষণ                   | •••  | 240                         |
| পথিক মেঘের দল জোটে ওই গ্রাব্ণগগন-অপানে। গ্রাব্ণগাথা                 | •••  | 800                         |
| পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে। নটীর প্জাু                                  | ***  | ১৬৬                         |
| পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়। চণ্ডালিকা                              |      | ७२०                         |
| পথের সাথী, নমি বারংবার। অর্পরতন                                     | ***  | <b>GA</b> 乡                 |
| পাছে চেয়ে বুসে আমার মন। চিরকুমার-সভা                               | ***  | Ġ                           |
| পাছে সুর ভুলি এই ভয় হয়। শাপমোচন                                   | •••  | 6×2                         |
| পাতাখানি শ্না রাখিলাম। শো্ধবোধ                                      | ***  | 20%                         |
| পিনাকেতে লাগে টংকার। বাঁশরি                                         | ***  | ७४२                         |
| প্র হাওয়াতে দেয় দোলা আজ মরি মরি। শেষ ব <b>র্ষ</b> ণ               | •••  | 285                         |
| প্রে,্ষের বেশে হরিলে প্রে,ষের মন। শেষরকা                            | •••  | ७१५                         |
| পর্বগগ্নভাগে। নট্রীর প্জো, স্চেন্য                                  | ***  | 286                         |
| প্রথিবী শাণ্ডিরণ্ডারক্ষং শাণ্ডির্দিরীঃ শাণ্ডিঃ। তপ্তী               |      | 958, <b>95</b> 6            |
| পো্ডা মনে শংধং পো্ডা মংখখানি জাগে রে। চিরকুমার-সভা                  | •••  | 24                          |
| পৌষ তোদের ভাক দিয়েছে— আয় রে চলে। রক্তর্বী                         | ***  | 202                         |
| প্রজাপতি যাঁদের সাথে পাতিয়ে আছেন সখ্য। বাঁশরি                      | ***  | ७१৯                         |
| প্রভাতের আদিম আভাস। ন্তানাট্য চিত্রাপাদা, ভূমিকা                    | ***  | 809                         |
| প্রভূ, বলো বলো কবে। অর্পরতন                                         | ***  | <b>&amp;</b> &9             |
| প্রলয়-নাচন নাচলে যখন আপন ভূলে। তপতী                                | •••  | ঀঀ৬                         |
| ফাগ্নে, তোমার হাওয়ায় হাওয়ায়। নবীন                               |      | 285                         |
| ফাগ্রনের নবীন আনন্দে। নবীন                                          | ***  | 286                         |
| ফুল তুলিতে ভুল করেছি। পরিত্রাণ                                      | ***  | 956                         |
| क्न वरन, थना आमि। हन्छानिका                                         |      | 022                         |
| ফ্ল বলে, ধন্য আমি। নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা                             | ***  | ৪৩৬                         |
| ফ্লে ফ্লে ঢ'লে। কালমগ্রয়া                                          | ***  | 288                         |
| ফ্লে শাখা যেমন মধ্মতী। নৃত্যুনাট্য চিত্রাপাদা                       | ***  | 828                         |
|                                                                     |      | •                           |
| বকুলগণেধ বন্যা এল দখিন হাওয়ার স্লোতে। তপতী                         | •••  | 996                         |
| বচসা মুনসা চেব বশুলামেতে তথাগতে। নটীর প্জো                          | •••  | ১৬২                         |
| বজ্ঞ-মানিক দিয়ে গাঁথাু। শেষ বর্ষণ                                  | •••  | クネメ                         |
| বজুে তে <sub>।</sub> মার বাজে বৃষ্ণি সে কি সহজ গান। <u>আক</u> ণগাথা | ***  | 802                         |
| বড়ো থাকি কাছাকাছি। চিরকুমার-সভা                                    | ***  | ৬                           |
| বড়ো বিসময় লাগে হেরি তোমারে। ুশাপমোচুন                             | ***  | ७०२                         |
| বল্ল-গণ্ধ-গ্ৰেলাপেতং এতং কুস্মস্তিতিং। নট্ীরু প্জা                  | •••  | 290                         |
| ব'ধঃ, কোন্ আলো লাগল চোখে। নৃত্যনাট্য চিত্রা•গাদা                    | •••  | 822                         |
| ব'ধ্ব, কোন্মায়া লাগল চোখে। শাপমোচন, সংযোজন                         | •••  | ৬০৬                         |
| বন্ধ, রহো রহো সাথে ু শেষ ব্র্ধণ                                     | •••  | 280                         |
| বরমসৌ দিবসো ন পনেনিশা। চিরুকুমার-সভা                                | •••  | ৬৩                          |
| रत्न मां अन, मां अना हिन्दानिका                                     | •••  | <b>0</b> \$0                |
| বলেছিল ধুরা দেব না, শন্নেছিল সেই বড়াই। বাঁশরি                      | ***  | ৩৫৯                         |
| বলো, সখী, বলো তারি নাম। তাসের দেশ                                   | ***  | 082                         |
| বসন্ত, তোর <b>শেষ</b> করে দে রঙ্গা। <mark>অর্পরতন</mark>            | ***  | <b></b>                     |
| বসন্তপ্রভাতে এক মালতীর ফ্লে। র্দ্রচন্ড                              | •••  | <b>シ</b> ミン                 |
| বস্তে বস্তে তোমার কবিরে দাও ডাক। নবীন                               | •••  | ২৪৬                         |
| বাকি আমি রাখবুনা কিছাই। প্রাবণগাথা                                  | ***  | ৩৯২                         |
| বাজিৰে সখী, বাঁশি বাজিৰে। শাপ <u>মোচন</u>                           | ***  | <b>৫৯</b> 8                 |
| বাজে কর্ণ স্রের (হায় দ্রে)। নবীন                                   | ***  | २८४                         |
|                                                                     |      |                             |

| ছত্ত ৷ গ্ৰন্থ                                            |       |      | <u> ১/ চ্যু</u> |
|----------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|
| বাজো রে বাঁশরি বাজো। শাপমোচন                             | •••   |      | ৫৯৬             |
| বাতাসের চলার পথে যে মুকুল পড়ে ঝরে। নবীন                 |       |      | ₹88             |
| বাদলধারা হল সারা, বাজে বিদায়-স্র। প্রাবণগাথা            |       |      | 805             |
| বাঁধ ক্লেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও। তাসের দেশ                | • • • |      | ७७३             |
| বাঁধন কেন ভূষণ বেশে তোরে ভোলায়। নটীর প্জা               |       |      | 200             |
| বাঁধন-ছে'ড়ার সাধন হবে। নটীর প্রজা                       |       |      | 200             |
| বায়,রনিলমম্তথদং ভস্মান্তং শ্রীরম্। তপ্তী                | •••   | 988, | 924             |
| বাষ্পীয় শকটে চড়ি নারীচ্ডার্মাণ। চিরকুমার-সভা           | •••   |      | 20              |
| বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী। নবীন                             |       |      | २०५             |
| বাহিরে ভূল ভাঙবে যখন। শাপমোচন                            | •••   |      | ৫৯৯             |
| বাহিরে ভূল হানবে <b>যখন। অর্পরত</b> ন                    |       |      | ৫৬৯             |
| বিজয়মালা এনো আমার লাগি। তাসের দেশ                       |       |      | 086             |
| বিদায় দিয়ো মোরে প্রসন্ন আ <b>লো</b> কে। নবনি           | •••   |      | ₹86             |
| বি'ধিয়া দিয়া আঁথিবা <b>ণে। চিরকু</b> মার-সভা           | •••   |      | 95              |
| বিনা সাজে সাজি। ন্তানাট্য চিত্রাপাদা                     | •••   |      | 8\$8            |
| বিপাশার তীরে দ্রমিবারে মাই। ভণ্নহদয়                     | •••   |      | <b>४</b> २8     |
| বিরহ্যামনী কেমনে যাপিবে। চিরকুমার-সভা                    | •••   |      | ≥0              |
| বিরহে মরিব ব'লে ছিল মনে পদ। চিরকুমার-সভা                 | •••   |      | 45              |
| বীধীষ্ বীথীষ্ বিলাসিনীনাং। চিরকুমার-সভা                  | ***   |      | ¢¢              |
| ব্রেছি ব্রেছি স্থা। ভংনহৃদয়                             |       |      | 880             |
| ব্লুধং সর্বং গ্রহামি। নটীর প্রা                          |       |      | 200             |
| ব্লেখা স্ম্স্টেধা কর্ণামহালবো। চ॰ডালিকা                  | ***   |      | ৩২১             |
| ব্বেধা স্ম্বেধা কর্ণামহায়বো। ন্তানাট্য চংডালিকা         | •••   |      | 884             |
| বেদনা কী ভাষায় রে। নবীন, পরিশিষ্ট                       | •••   |      | ২৫৩             |
| दिननार्य छद्र शिरस्ट रभगाना । स्मायदाय                   | •••   |      | 220             |
| ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পর্নিড্রে ফেলে আগর্ন জনলো। বাঁশরি | ***   |      | ৩৭৯             |
| याच्या व्यापाल या अनुष्य द्यापण आराह्म अविद्यार स्थाप    | •••   |      | ೦ ಇನ            |
| ভবতু সৰবমঞালং রক্খনতু সন্বদেবতা। নটীর প্জা               |       |      | ১৫৫             |
| ভরা থাক্ ক্র্তিস্থায়। শাপমোচন                           | ***   |      | ৫৯২             |
| ভন্ম-অপ্মানশ্যা ছাড়ো, পুল্পধন্। তপতী                    | ***   |      | 962             |
| ভाলবাসিলে यीं प्र ভाल ना वारंग। नीलनी                    | •••   |      | 262             |
| 'ভালোবাসি ভালোবাসি'। রক্তকরবী                            | ***   |      |                 |
| ভালোবেসে যদি সূখ নাহি তবে কেন! নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা    | •••   |      | 259             |
| ভূল করেছিন্, ভূল ভেঙেছে ৷ নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা         | ***   |      | 869             |
|                                                          | ***   |      | 890             |
| ভূল কোরো না গো. ভূল কোরো না, ভূল। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা | ***   |      | 890             |
| ভূলে ভূলে আজ ভূলময়। চিরকুমার-সভা                        | • • • |      | 24              |
| ভেঙেছে দ্রার. এসেছ জ্যোতিম্য। গ্রে                       | ***   |      | 989             |
| ভের্বোছলেম আসবে ফিরে। প্রাবণগাথা                         | ***   |      | ०५१             |
| ভোর হল বিভাবরী, <b>পথ হল</b> অবসান। অর্পরতন              | •••   |      | GAG             |
|                                                          |       |      |                 |
| মন যে বলে, চিনি চিনি। তপতী                               | •••   |      | ৭৬৩             |
| মনে রয়ে গেল মনের কথা। নিলনী                             | •••   |      | ৯৬৪             |
| মনোমন্দির স্কুনরী। চিরকুমার-সভা                          | ***   |      | ¢ >             |
| মন্দং নিধেহি চরগো পরিধেহি নীলং। চিরকুমার-সভা             | •••   |      | <b>6</b> 8      |
| মম চিত্তে নিতি ন্তো কে যে নাচে। প্রাবণগাথা               | •••   |      | 022             |
| মম চিত্তে নিতি ন্ত্যে কে বে নাচে। অর্পরতন                | •••   |      | ৫৬১             |
| মম মন-উপবনে চলে অভিসারে আধার রাতে বিরহিনী। প্রাবণ        | গাথা  |      | 802             |
| মম র <b>ুখ মুকুলদলে ুএসো। চ</b> ণ্ডালিকা                 | •••   |      | ৩২০             |
| মহাকার্ণিকো নাথো হিতায় সবপাণিনং। নটীর প্জা              | •••   |      | 200             |
| মায়াবনবিহারিণী, হরিণী। শ্যামা                           | •••   |      | 86%             |
| মায়াবন-বিহারিণী হরিণী। শাপমোচন, সংযোজন                  | •••   |      | 608             |
| মুখ-পানে চেব্রে দেখি, ভর হয় মনে। শেষরক্ষা               |       |      | 458             |

| ष्ट्य । श्रम्थ                                                       |     | গৃষ্ঠা |
|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| ম্ব্ধস্নিব্ধবিদ্ধল্য মধ্রৈলোলৈঃ কটাক্ষেরলং। চিরকুমার-সভা             |     | २১     |
| মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে বকের পাতি। প্রাবণগাথা                    | ••• | ०५१    |
| মেঘের কোলে রোদ হেসেছে। ঋণশোধ                                         | ••• | 625    |
| মোর পথিকেরে বৃঝি এনেছ এবার। নবীন                                     | ••• | ₹88    |
| মোর বীণা উঠে কোন্ স্রে বাজি। শাপমোচন                                 | ••• | ७०२    |
| মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে। রক্তকরবী                                 | ••• | २०७    |
| মোরা জলে স্থলে কত ছলে। নৃত্যনাটা মায়ার খেলা                         | ••• | 865    |
| মোহিনী মায়া এল। নৃত্যনাটা চিত্রাশাদা                                | ••• | 80%    |
|                                                                      |     |        |
| যখন এসেছিলে অন্ধকারে। শাপ <b>মো</b> চন ,ু                            | *** | 600    |
| যখন মল্লিকাবনে প্রথম ধরেছে ক <b>লি। নবী</b> ন                        | *** | ২৪৬    |
| যখনু সারা নিশি ছি <b>লেম শ<i>্</i>রে। ঋণশে</b> শ                     | ••• | ७२०    |
| যাছিল কালো ধলো। অর্পরতন                                              | *** | 692    |
| যাও যুদি যাও তবে। ন্ত্যনাট্য চিত্তাশ্প্দা                            | ••• | 825    |
| যাকৃ ছি'ড়ে যাকৃ ছি'ড়ে যাক। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা                  | *** | 860    |
| যাবই আমি যাবই ওগো়ে। তাসের দেশ                                       | ••• | 002    |
| যাবার বেলা শেষ কথাুটি যাও বলে। শেষরক্ষা                              | *** | ७७२    |
| যায় যদি যা্ক সাগুরতীরে। চণ্ডালিকা                                   | ••• | 026    |
| যার অদ্নেষ্ট যেমনি জনুটেছে। শেষরক্ষা                                 | ••• | ৬৯৭    |
| যারে মূরণদশায় ধরে। চিরকুমার-সভা                                     | ••• | 22     |
| যাহা দিতে আসিয়াছি কিছাই তা নহে ভাই। রুদ্ধকত, উপহার                  | ••• | 220    |
| য্গে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে। রক্তক্রবী                          | *** | 528    |
| যে আমারে দিয়েছে ভাক, দিয়েছে ভাক। চন্ডালিকা                         | *** | 00%    |
| যে ছায়ারে ধরব বলে করেছিলেম পণ। শেষ বর্ষণ                            | ••• | 289    |
| যে ছিল আমার স্বপনচারিণী। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা                      | *** | 892    |
| रय रमर्ग वास् ना भारत। जारमत रम्भ                                    | 444 | 085    |
| যে ভাল বাস্ক— সে ভাল বাস্ক। ভন্নহদ্য                                 | ••• | 492    |
| যেতে দাও গেল যারা। চিরকুমার-সভা                                      | *** | 60     |
| যেমনি আমায় ইন্দ্ প্রথম দেখিলে। শেষরক্ষা                             | *** | ৬৮৬    |
| যেয়ো না, যেয়ো না। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা<br>যো সহিসিয়ো। নটীর প্জা | *** | 868    |
| যো সামাসমো ন্তানাটা চম্ভালিকা                                        | ••• | 260    |
| त्या मानाव्या म्यूज्ञनाज ज्ञानाया                                    | *** | 800    |
| রইল ব'লে রাখলে কারে। পরিত্রাণ                                        |     | ৭২৩    |
| রসনায় ভাষা নাই, থাকি চুপে চুপে। শেষরক্ষা                            | ••• | 488    |
| রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার যাবার আগে। শাপমোচন                         | *** | ৫৯৬    |
| রাজরাজেন্দ্র জয় জয়তু জয় হে! ঋণশোধ                                 | ••• | ৬৩৩    |
| রোদন-ভরা এ বস্তু। নৃত্যুনাট্য চিত্রাপ্সদা                            |     | 820    |
| <b>4</b> ,,                                                          | ••• |        |
| লম্জা, ছি ছি লম্জা। নৃত্যনাট্য চন্ডালিকা                             | ••• | 880    |
| मर्टा नर्टा जूल नर्टा नीत्रव वीनार्थान। माल्याहन                     | ••• | ৫৯৬    |
| ল্কালে বলেই খ্রে বাহির-করা। শেষরক্ষা                                 | ••• | ৬৯১    |
| লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া। ঋণশোধ                          | *** | 685    |
| লোকস্স পাপ্পকিলেসঘাতকো। চণ্ডালিকা                                    | ••• | 056    |
| লোচনে হরিণগর্ব মোচনে। চিরকুমার-সভা                                   |     | 95     |
| -                                                                    |     |        |
| শান্ত যেই জন। তাসের দেশ                                              | *** | 960    |
| শন্নি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে। ন্ত্যনাট্য চিত্রাঞ্চদা                    | *** | 852    |
| শ-ভমিলনলগনে বাজ-কে বাঁশি। ন্ত্যনাট্য মাুয়ার খেলা                    | *** | 860    |
| শন্ত নবশঙ্থ তব গগন ভরি বাজে। তপতী                                    | *** | 928    |
| শেষ ফলনের ফুসল এবার। वक्कानी                                         | *** | २२७    |
| শোন্রে শোর্ <b>প্রকাশিক বিশ্ব</b>                                    | ••• | 620    |

| ছত্র। গ্রান্থ                                                        |       | श्की        |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| শ্যামল কোমল চিকণ রূপের নবীন শোভা দেখে যা। নবীন                       |       | ২৪৩         |
| শ্যামল শোভন প্রাবণ-ছায়া, নাই বা গেলে। শেষ বর্ষণ                     | •••   | 240         |
| 1944 CHON SHIT CHAI, NC 11 44041 CH 14 14 1                          | •••   |             |
| সকল কল্যতামস্থর। নটীর প্জা                                           | •••   | 390         |
| সকল ভয়ের ভয় যে তারে। পরিত্রাণ                                      | •••   | 980         |
| সকল হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছি যারে। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা              | •••   | 86%         |
| স্কলি ভূলেছে ভোলা মন। চিরকুমার-সভা                                   | •••   | >>          |
| সখি, আর কত দিন স্থহীন শান্তিহীন। ভণ্নহ্দয়                           | •••   | 428         |
| স্থি, ভাবনা কাহারে বলে। ভংনহৃদয়                                     | •••   | 480         |
| সখী, আঁধারে একেলা ঘরে মন মানে না। শাপমোচন                            | •••   | 800         |
| সখী প্রতিদিন হার এসে ফিরে যায়। নৃত্যনাটা মায়ার খেলা                | •••   | 86%         |
| সখী, বহে গেল বেলা, শ্ব্ব হাসি খেলা। ন্তানাট্য মায়ার খে              |       | 860         |
| সখী, সে গেল কোথায়। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা                           | ***   | 860         |
| সন্তাসের বিহন্ত্রতা নিজেরে অপমান। নৃত্যনাট্য চিত্রাঞ্চদা             |       | 82          |
| সব কাজে হাত লাগাই মোরা, সব কাজেই। গ্রু                               |       | ৫৩৭         |
| সম্খেতে বহিছে তটিনী। কালম্গ্যা                                       | •••   | 588         |
| সর্ব থর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ। তপতী                                  | •••   | 965         |
| স্ব'স্তরতু দুর্গাণি স্বে'। ভদ্রাণি পশ্যতু। চিরকুমার-সভা              |       | 205         |
| স্থে আছি. সুথে আছি। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা                           | •••   | 868         |
| भूदतक श्रद्ध, नाथला भूदतक मीका। नवीन                                 | ***   | ২৩১         |
| সে আমার গোপন কথা, শানুনে যা ও সখী। শোধবোধ                            | ***   | 500         |
| সে গাম্ভীর্য গেল কোথা, নদীতট হেরো হোথা। চিরকুমার-সভা                 | ***   | 29          |
| সে-যে কাছে এসে চলে গেল তব্ জাগি নি। নবীন                             | ***   | <b>২</b> 89 |
| स्मिनिक न्यूकरिक न्यूलिकिन्यू वरिक, क्यूलिखादिक वाँधा व्यानना। भाभदि |       | ৫৯৫         |
| সোনা ছাই, সোনা ছাই। মুক্তির উপায়                                    |       | ¢08         |
| সোনার স্বপন ধর্ক-না রূপ। শেষরক্ষা                                    |       | ৬৫৪         |
| স্বংনমদির নেশায় মেশা এ উন্মন্ততা। নৃত্যনাট্য চিত্রাঞ্চাদা           | •••   | 859         |
| স্বয়ং বিশীর্ণ দ্রুমপর্ণবৃত্তিত। চিরকুমার-সভা                        |       | \$0         |
| দ্বলৈ তিয়ায় নিয়ে যাবে উড়িয়ে । চিরকুমার-সভা                      | •••   | > 2         |
| न्दर्गदर्श नम्बन्धा न्याना हेन्छानिका                                |       | 808         |
| 141 401 4144-014411 4/O)-110) 0 0114141                              | • • • | 300         |
| হত্বা লোচনবিশিথৈগত্বা কতিচিং পদানি পদ্মাক্ষী। চিরকুমার-সভ            | T     | 95          |
| হরিণগর্ব মোচন লোচনে। চিরকুমার-সভা                                    | ***   | 95          |
| হা-আ-আ-আই। তাসের দেশ                                                 |       | ৩৩৬         |
| श रक व'रल एमरव। र्नालनी                                              | ***   | 20%         |
| হা রে, রে রে, রে রে, আমায় ছেড়ে দে রে, দে রে। প্রাবণগাথা            | 4.4   | 805         |
| হাঁচ্ছোঃ, ভয় কী দেখাচ্ছ। তাসের দেশ                                  | •••   | 999         |
| হায় রে, ওরে ষায় না কি জানা। শাপমোচন                                | ***   | ৫৯৮         |
| হায় রে. ওরে যায় না কি জানা। শেষরক্ষা                               | •••   | ৬৫১         |
| হায় হতভাগিনী। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা                                |       | 865         |
| হার মানালে, ভাঙিলে অভিমান। নটীর প্রজা                                | ***   | 590         |
| হিংসায় উপ্সত্ত পৃথৱী, নিত্য নিঠার শ্বন্ধ। নটীর প্রজা                | ***   | 360         |
| হ্রদয় আমার, ওই বর্ঝি তোর ফাল্যুনী ঢেউ আসে। নবীন, পরি                | শিষ্ট | 262         |
| হদয়ে ছিলে জেগে। ঋণশোধ, [প্রবেশক]                                    |       | 650         |
| হাদয়ে মন্দ্রল ভমর, গ্রুগ্রুর। চণ্ডালিকা                             |       | 050         |
| হদয়ে মন্দ্রিল ডমর গ্রেগ্রে। শ্রাবণগাথা                              |       | 029         |
| হদয়ের বনে বনে স্থমিখী শত শত। ভানহাদয়, উপহার                        |       | Aoc         |
| হে ক্ষণিকের অতিথি। শেষ বর্ষণ                                         | •••   | 24%         |
| হে নবীনা, হে নবীনা। তাসের দেশ                                        | •••   | 005         |
| হে বিরহী, হায়, চণ্ডল হিয়া তব। শাপমোচন, সংযোজন                      | •••   | 900         |
| হে মহাজীবন, হে মহামরণ। নটীর প্রজা                                    |       | 568         |
| হে মহাদঃখ হে রুদ্র হে ভরংকর। চন্ডালিকা                               |       | 021         |

| প্রথম ছবের স্চী                                                                                   | 240            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ছত্ত। গ্রন্থ                                                                                      | প্ৰঠা          |
| হে মাধবী, দ্বিধা কেন— আসিবে কি ফিরিবে কি। নবীন<br>হে স্থা, বারতা পেয়েছি মনে মনে। শাপমোচন, সংযোজন | <br>২৪৩<br>৬০৬ |
| In such a night as this। চিরকুমার-সভা<br>Love's golden dream is done। শোধবোধ                      | <br>\$0¢       |